## রবীক্র রচনাবলী

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

# রবীক্র রচনাবলী

· জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

সপ্তম খণ্ড - গল্প



প কি মিব স সের কার



বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে শিক্ষাসচিব খ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত

২৫ বৈশাথ ১০৬৮

শ্রীগোরাণ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিট্ডে ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক মুন্দ্রিত

### সূচীপত্র

গলপগ্ৰাচ্ছ

>- 999

ঘাটের কথা ৩: রাজপথের কথা ১০: মকুট ১৪: দেনাপাওনা ২৯: পোন্টমান্টার ৩৪: গিলি ৩৯; রামকানাইয়ের নিব্রদ্ধিতা ৪২; ব্যবধান ৪৬; তারাপ্রসম্রের কীর্তি ৪৯: খোকাবাবর প্রত্যাবর্তন ৫৫: সম্পত্তি-সমর্পণ ৬১: দালিয়া ৬৭: কৎকাল ৭৪: মাক্তির উপায় ৮০: ত্যাগ ৮৭: এএকরাত্রি ৯৩: একটা আষাঢ়ে গল্প ৯৮: জীবিত ও মৃত ১০৫: ম্বর্ণমূগ ১১৪; রীতিমতো নভেল ১২৩: জয়পরাজয় ১২৬: কাব্যলিওয়ালা ১৩৩: ছুটি ১৪০: সুভা ১৪৫: মহামায়া ১৫০: দানপ্রতিদান ১৫৬: সম্পাদক ১৬২: মধ্যবিতিনী ১৬৫: অসম্ভব কথা ১৭৫: শাহ্তি ১৮১: একটি ক্ষুদ্র প্রোতন গল্প ১৯০: সমাণ্ডি ১৯২ সমস্যাপরেণ ২০৭: খাতা ২১২: অন্ধিকার প্রবেশ ২১৬:√মেঘ ও রোদ্র ২২০: প্রায়শ্চিত্ত ২৪০: বিচারক ২৫০ ৯ নিশীথে ২৫৬ ২ আপদ ২৬৫: দিদি ২৭৪: মানভঞ্জন ২৮২: ঠাকরদা ২৯০: প্রতিহিংসা ২৯৭: শ্রুমিত পাষাণ ৩০৮: অতিথি ৩১৭: ইচ্ছাপরেণ ৩৩১: দ্বরাশা ৩৩৫: প্রযুক্ত ৩৪৫; ডিটেকটিভ ৩৪৯; অধ্যাপক ৩৫৬; রাজটিকা ৩৭০; র্মাণহারা ৩৭৯; দ্বিট্দান ৩৯১; সদর ও অন্দর ৪০৭; উদ্ধার ৪১০; দুর্বব্ধন ৪১২; ফেল ৪১৬; শ্রভদ্ ছিট ৪১৯; যজেশ্বরের যজ্ঞ ৪২৩; উল,খড়ের বিপদ ৪২৭; প্রতিবেশিনী ৪২৯; নন্টনীড় ৪৩৩: দপ্রিরণ ৪৭৪: মাল্যদান ৪৮২: কর্মফল ৪৯২; মাস্টারমশায় ৫২০; গ্রুতধন ৫৪৩; রাসমণির ছেলে ৫৫৬; পণরক্ষা ৫৮৪; হালদারগোষ্ঠী ৬০০: ইংমনতী ৬১৬; বোষ্টমী ৬২৭; দ্বীর পর ৬৩৭: ভাইফোঁটা ৬৪৮: শেষের রাত্রি ৬৬০: অপরিচিতা ৬৭২: তপশ্বিনী ৬৮৩: ৴পরলা নম্বর ৬৯২: পাত্র ও পাত্রী ৭০৩: নামজ্বর গঙ্গপ ৭১৬: সংস্কার ৭২৫; বলাই ৭২৯: চিত্রকর ৭৩২: চোরাই ধন ৭৩৬: বদনাম ৭৪২; প্রগতি-সংহার ৭৫১; ভিখারিনী ৭৬৩; শেষ প্রস্কার ৭৭৩; মুসলমানীর গল্প ৭৭৪।

লিপিকা

995- 484

পারে চলার পথ ৭৮১; মেঘলা দিনে ৭৮২; বাণী ৭৮৩; মেঘদতে ৭৮৪; বাঁশি ৭৮৬; সন্ধ্যা ও প্রভাত ৭৮৭; প্রোনো বাড়ি ৭৮৭; গলি ৭৮৯; একটি চাওনি ৭৯০; একটি দিন ৭৯০; কৃত্যা শোক ৭৯১; সতেরো বছর ৭৯১; প্রথম শোক ৭৯২; প্রশ্ন ৭৯৩; গল্প ৭৯৩; মীন, ৭৯৫; নামের খেলা ৭৯৭; ভূল দ্বর্গ ৭৯৯; রাজপ্রের ৮০১; স্যোরানীর সাধ ৮০৩; বিদ্যুক ৮০৬; ঘোড়া ৮০৭; কর্তার ভূত ৮০৯; তোতাকাহিনী ৮১২; অদ্পন্ট ৮১৫; পট ৮১৬; নতুন প্রভূল ৮১৮; উপসংহার ৮২০; প্রন্রাব্তি ৮২২; সিদ্ধি ৮২৫; প্রথম চিঠি ৮২৮; রথযাত্রা ৮২৯; সওগাত ৮০০; ম্ভি ৮০০; পরীর পরিচয় ৮০২; প্রাণমন ৮০৬; আগমনী ৮৪০; দ্বর্গ-মর্ত্য ৮৪৩; কথিকা ৮৪৮।

সে

... ... ... **k82- 780** 

উৎসর্গ ৮৫১; সে ৮৫৩; রিপোর্ট ৮৬০; গেছোবাবা ৮৬৫।

তিনসংগী

... 385--5050

রবিবার ৯৪৩: শেষ কথা ৯৬০: শ্র্যাবরেটরি ৯৭৭।

গলপসলপ

... 2022—206R

নন্দিতাকে ১০১৩; বিজ্ঞানী ১০১৫; রাজার বাড়ি ১০১৯; বড়ো থবর ১০২২; চন্ডী ১০২৪: রাজরানী ১০২৭; মুনশি ১০৩০; ম্যাজিশিয়ান ১০৩০; পরী ১০৩৬; আরও-সত্য ১০৩৭: ম্যানেজারবাব, ১০৪০; বাচম্পতি ১০৪২; পালালাল ১০৪৫; চন্দনী ১০৪৭; ধ্বংস ১০৫১; ভালোমান্য ১০৫৩; ম্বুকুকুতলা ১০৫৬।



**'ক্ষ্বিত পাষাণ'-এর পরিকল্পনা** অবনীন্দ্রনাথ অগিকত



'ক্ষ্মিত পাষাণ' রচনার প্রথম প্রেরণা গগনেন্দ্রনাথ অণ্ডিকত

# গলপগ্নচ্ছ

### ঘাটের কথা

পাষালে ঘটনা যাঁদ অভিকত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। প্রাতন কথা যদি শ্রনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্পোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শ্রনিতে পাইবে।

আমার আর-একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইর্প দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষং মধ্র নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোখিতের দেহে নৃত্ন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তর্ব-পল্লব অমনি একট্র একট্র শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গণগা। আমার চারিটিমার ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সংগ্ প্রলের সংগ্র যেন গলাগিল। তীরে আম্লকাননের নিচে যেখানে কচুবন জিম্মাছে, সেখান পর্যক্ত গণ্গার জল গিয়াছে। নদীর ওই বাঁকের কাছে তিনটে প্রাতন ই'টের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগ্র্লি ভাঙার বাবলাগাছের গ্র্ভির সংগ্র বাঁধা ছিল সেগ্রলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দ্রুক্তযৌবন জোয়ারের জল রংগ করিয়া তাহাদের দ্রই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধ্র পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

ভরা গণগার উপরে শরৎপ্রভাতের যে রোদ্র পড়িয়াছে, তাহার কাঁচা সোনার মতো বং, চাঁপা ফ্রলের মতো বং। রোদ্রের এমন বং আর কোনো সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রোদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফ্রল সব ফ্রটে নাই. ফ্রটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খ্লিয়া দিল। পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগ্লি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফ্লাইয়া স্থাকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে হয়; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখা দ্টি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।

ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকৃশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই-একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই সেদিনের কথা। আমার দিনগ্রিল কিনা গণগার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায়, বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে ভাহাই দেখিতেছি—এইজন্য সময় বড়ো দীর্ঘ বিলয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গণগার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গণগার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হদয় চিরকাল নবীন। বহুবংসরের স্মৃতির শৈবালভারে আচ্ছয় হইয়া আমার স্ব্বিকরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাং একটা ছিয় শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া

যায়। তাই বলিয়া যে কিছনু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গংগার স্রোত পেণীছায় না, সেখানে আমার ছিদে ছিদে যে লতাগন্ত্মশৈবাল জন্মিয়াছে, তাহারাই আমার প্রাতনের সাক্ষী, তাহারাই প্রাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল মধ্র চিরদিন নৃতন করিয়া রাখিয়াছে। গংগা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া প্রাতন হইতেছি।

চক্রবতী'দের বাড়ির ওই যে বৃন্ধা স্নান করিয়া নামাবলী গাঁরে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন উ'হার মাতামহী তখন এতট্বকুছিল। আমার মনে আছে তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রতাহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গণগার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণ বাহ্র কাছে একটা পাকের মতোছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘ্রিরয়া ঘ্রিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম কিছ্বদিন বাদে সেই মের্মোটই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড়ো হইল, বালিকারা জল ছ্বড়িয়া দ্রন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নোকা ভাসানো মনে পড়িত ও বড়ো কোতুক বোধ হইত।

যে-কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে প্রোতে আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই ঘৃতকুমারীর নৌকাগ্রনির মতো পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কখন ডোবে কখন ডোবে। পাতাট্রকুরই মতো সে অতি ছোটো, তাহাতে বেশি কিছন নাই, দুটি খেলার ফ্ল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ওই গোঁসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ওইখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সংতাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ওইখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহ্ প্রসারণ করিয়া স্বিকট সন্দীর্ঘ কঠিন অংগ্রলিজালের ন্যায় শিকড়গ্বলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণ মনুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটনুকু একটনখানি চারা ছিল মাত। কচি কচি পাতাগ্বলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রোদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগ্বলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গ্বলি শিশ্বর অংগ্বলির ন্যায় আমার ব্বেকর কাছে কিলবিল করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছি'ডিলে আমার বাথা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তব্ তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ ষেমন মের্দণ্ড ভাশ্গিয়া অন্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর চিবলিরেখার মতো সহস্ত্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের স্দার্ঘীর্ঘ নিদার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহার বাহিরের দিকে দাইখানি ইণ্টের অভাব ছিল, সেই গর্তিটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উস্থান্ত্র করিয়া

জাগিয়া উঠিত, মংস্যপন্চ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপন্চছ দ্বই-চারিবার দ্রত নাচাইয়া শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসন্মের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুস্ম বলিয়া ডাকিত। বােধ করি কুস্মই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুস্মের ছােটো ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ ধাইত সে ছায়াটি বিদ ধরিয়া রাখিতে পারি, সে ছায়াটি বিদ আমার পাবাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি; এমনি তাহার একটি মাধ্রী ছিল। সে যখন আমার পাবাণের উপর পা ফেলিত ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন আমার শৈবালগাল্মগালি যেন প্লাকিত হইয়া উঠিত। কুস্ম যে খ্ব বেশি খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসিতামাশা করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই, তাহার যত সিগেনী এমন আর কাহারও নর। যত দ্রুকত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ তাহাকে বিলত কুস্ম, কেহ তাহাকে বলিত খ্লি, কেহ তাহাকে বলিত বাজুর্ম। যখন তখন দেখিতাম কুস্ম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সংগে তাহার হদয়ের সংগে বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে জল ভারি ভালোবাসিত।

কিছ্মিদন পরে কুস্মকে আর দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শ্নিলাম তাহাদের কুসি-খ্মিশ-রাক্স্মিকে শ্বশ্বরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শ্নিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কারা সব ন্তন লোক, ন্তন ঘরবাড়ি, ন্তন পথঘাট। জলের পদ্মিটিকে কে যেন ডাঙায় রোপণ করিতে লইয়া গেল।

ক্রমে কুসনুমের কথা একরকম ভূলিয়া গেছি। এক বংসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসনুমের গলপও বড়ো করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসনুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সংগীত নাই। কুসনুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্র অন্ভব করিয়া আসিতেছি— আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শ্নিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষয় শ্নাইতে লাগিল, আয়বনের মধ্যে পাতা ঝরঝর করিয়া বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।

কুস্ম বিধবা হইয়াছে। শ্নিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; দ্ই-একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাংই হয় নাই। প্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বংসর বয়সে মাথার সি'দ্র মনুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গণ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তাহার সিণ্গনীদেরও বড়ো কহ নাই। ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশ্রঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরং আছে, কিন্তু শ্নিতেছি অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুস্ম নিতান্ত একলা প্রিয়াছে। কিন্তু, সে যখন দ্বিট হাঁট্র উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার শাপে বিসয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউগ্নিল স্বাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসি-খ্নিশ-রাক্ষ্মি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরন্ডে গণ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুস্ম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন বসন কর্ণ মুখ শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। কুস্ম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুস্মকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনো দেখি নাই। তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শ্বনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বংসর কখন কাটিয়া গেল গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেই পারিল না।

এই আজ ষেমন দেখিতেছ, সে বংসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমন একদিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধ্র স্বের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা ষখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরও আঁলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উ'চুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গলপ করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের এক পাশ্বে উদিত হইত না। তোমরা ষেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্যসতাই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সত্য, যেমন জীবন্ত, সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মতো তর্ব হৃদয়খানি লইয়া স্ব্থে দ্বংখে তাঁহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দ্বলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন,—তাঁহারা-হীন, তাঁহাদের স্ব্থদ্বংখের স্মৃতিলেশ-মাত্রহীন আজিকার এই শরতের স্ব্রকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি—তাঁহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অলপ অলপ করিয়া বহিতে আরক্ষ করিয়া ফাট্রন্ত বাবলা ফালগানিল আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিতে ছিল। আমার পাষাণের উপরে একটা একটা শিশিবের রেখা পড়িয়াছিল। সেই দিন সকালে কোথা হইতে গোরতনা সোম্যোক্ষ্যলমা খছিবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মান্থম্থ ওই শিবমন্দিরে আগ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েয়া কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সম্ন্যাসী, তাহাতে অন্পম র্প, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননীদিগকে ঘরকমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে প্রেম্বও বিশ্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবশ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাদ্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ মন্দ্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করিত—আহা কী র্প! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ত্র্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে স্থোদেরের প্রে শ্কৃতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গণগার জলে নিমান হইয়া ধীরগালভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শ্বনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শ্বনিতে শ্বনিতে প্রতিদিন গণগার পূর্ব উপক্লের আকাশ রস্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অর্ণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোল্ম্খ কুণ্ডির আবরণ-প্রেটর মতো ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ-সরোবরে উষাকুস্মুমের লাল আভা অলপ অলপ করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহা-

পুরুষ গণগার জলে দাঁড়াইয়া পুর্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্দ্র পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্য প্রেকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী। স্নান করিয়া যখন সম্মাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শৃত্ত পুণ্যতন্ত্র লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজ্ট হইতে জলা ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন স্বাকিরণ তাঁহার সর্বাণ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্র মাসে স্র্র্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গণ্গাস্নানে আসিল। বাবলাতলায় মসত হাট বিসল। এই উপলক্ষে সয়য়য়য়ীকে দেখিবার জন্যও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুস্কুমের শ্বশ্রবাড়ি সেখান হইতেও অনেকগ্রলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর-এক জনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলো, এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী।"

আর-একজন দুই আঙ্বলে ঘোমটা কিছ্ব ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল. "ওমা, তাইতো গা, এ যে আমাদের চাট্বজ্ঞাদের বাড়ির ছোটোদাদাবাব্।"

আর একজন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না, সে কহিল, "আহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ।"

আর-একজন সম্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুস্মের কি তেমনি কপাল।"

তথন কেহ কহিল, "তার এত দাড়ি ছিল না।" কেহ বলিল, "সে এমন একহারা ছিল না।" কেহ কহিল, "সে যেন এতটা লম্বা নয়।"

এইর্পে এ-কথাটার একর্প নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।
গ্রামের আর সকলেই সম্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুস্মুম দেখে নাই। অধিক
লোকসমাণম হওয়াতে কুস্মুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাণ করিয়াছিল।
একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বৃঝি আমাদের প্ররাতন
সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল।

তথন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না! বিশীঝ পোকা ঝি ঝি করিতেছিল।
মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বাজা এই কিছ্কুশ হইল শেষ হইয়া গেল, তাহার শেষ
শব্দতরঙগ ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়ায়য় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মতো মিলাইয়া
গেছে। পরিপ্রেণ জ্যোৎসনা। জোয়ারের জল ছল ছল করিতেছে। আমার উপরে
ছায়াটি ফেলিয়া কুস্মুম বিসয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ।
কুস্মুমের সম্মুখে গংগার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎসনা—কুস্মুমের পশ্চাতে
আশে পাশে ঝোপে ঝাপে গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে
প্রকরিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বিসয়া আছে।
ছাতিম গাছের শাখায় বাদ্বুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চ্ডায় বিসয়া পেচক কাঁদিয়া
উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শ্গালের উধ্বিচীৎকার ধর্নন উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দ্বই-এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন—এমন সময়ে সহসা কুস্ম মৃথ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। উধর্বমুখ ফ্রটন্ত ফ্লের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মৃথ তুলিতেই কুস্মের মুখের উপর তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মৃহ্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন প্রেজন্মের পরিচয় ছিল।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া আত্ম-সংবরণ করিয়া কুস্ম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সয়্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।" কুসুম কহিল, "আমার নাম কুসুম।"

সে-রাত্রে আর কোনো কথা হইল না। কুস্মের ঘর খ্ব কাছেই ছিল, কুস্ম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে-রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যক্ত আমার সোপানে বসিয়া ছিলেন। অবশেষে যখন প্রের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর্বাদন হইতে আমি দেখিতাম কুস্ম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধ্লি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যথন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তথন সে একধারে দাঁড়াইয়া শ্রনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুস্মুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি ব্রনিতে পারিত। কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শ্রনিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যাহ সে মন্দিরের কাজ করিত—দেবসেবায় আলস্য করিত না—প্রজার ফ্লল তুলিত—গণ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধ্যাত করিত।

সম্যাসী তাহাকে যে-সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হদয় উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শ্নিতে লাগিল। তাহার প্রশানত মূখে যে একটি শ্লান ছায়া ছিল, তাহা দ্র হইয়া গেল। সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সম্যাসীর পায়ের কাছে ল্টাইয়া পাড়ত, তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসগীক্তিত শিশিরধোত প্রজার ফ্লের মতো দেখাইত। একটি স্বিমল প্রফ্লেতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব একেবারে দ্র হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শর্নিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্লোতে নোকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রত্যুক্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইর্প আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ের মধ্যে অলেপ অলেপ যেন যোবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযোবনাচ্ছনাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগ্রুলমগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছুদিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছ্ইে জানিতে পারি নাই। কিছ্কাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সম্যাসীর সহিত কুস্মের সাক্ষাং হইল।

কুস্ম ম্খ নত করিয়া কহিল, "প্রভু, আমাকে কি ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ তোমাকে দেখিতে পাই না কেন। আজকাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন।"

কুস্ম চুপ করিয়া রহিল।

"আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।"

কুস্ম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, "প্রভূ, আমি পাপীয়সী সেইজনাই এই অবহেলা।"

সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কুস্মুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা ব্রিকতে পারিয়াছি।"

কুস্ম যেন চমকিয়া উঠিল—সৈ হয়তো মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি ব্রিঝয়াছেন। তাহার চোখ অলেপ অলেপ জলে ভরিয়া আসিল, সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কিছুদ্রে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমসত ব্যক্ত করিয়া বলো, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।"

কুসন্ম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেশ করেন তো অবশ্য বিলব। তবে, আমি ভালো করিয়া বিলতে পারিব না, কিন্তু আপনি বােধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভ্যু, আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে প্জারিতাম, সেই আনন্দে আমার হদয় পরিপ্র্ন হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বেশন দেখিলাম যেন তিনি আমার হদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুলবনে বিসয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বিলতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছনুই অসম্ভব কিছনুই আশ্চর্য মনে হইল না। বেণন ভাঙিয়া গেল, তব্ স্বশেনর ঘাের ভাঙিল না। তাহার পরিদন যথন তাঁহাকে দেখিলাম আর প্রের্বর মতাে দেখিলাম না। মনে সেই স্বশেনর ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দ্রের পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই অর্বিধ আমার হদয়ের অশান্তি আর দ্রে হয় না— আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে।"

যখন কুস্ম অশ্র মন্ছিয়া মন্ছিয়া এই কথাগনলৈ বলিতেছিল, তখন আমি অন্ভব করিতেছিলাম সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়া ছিলেন।

কুস্নুমের কথা শেষ হইলে সম্ন্যাসী বলিলেন, "যাহাকে স্বংন দেখিয়াছ সে কে বলিতে হইবে।"

কুস্ম জোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পণ্ট করিয়া বলো।"

কুস্ম সবলে নিজের কোমল হাত দুটি পীড়ন করিয়া হাতজোড় করিয়া বিলল, "নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "হাঁ বলিতেই হইবে।"

কুসন্ম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভু, সে তুমি।"

যেমনি তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পেণছিল, অমনি সে মুছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মুর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যথন মুছা ভাঙিয়া কুস্ম উঠিয়া বাঁসল, তথন সম্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বাঁলব পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চাঁললাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বলো এই সাধনা করিবে।" কুস্ম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমু্যাসীর মুখের পানে চুহিয়া ধীর স্বরে কহিল, "প্রভু, তাহাই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

কুস্ম আর কিছ্ম না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধ্নলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসন্ম কহিল, "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" বিলয়া ধীরে ধীরে গংগার জলে নামিল।

এতট্বুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অসত গেল, রাহি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শ্রনিতে পাইলাম, আর কিছ্ম ব্রিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হ্হ্ম করিতে লাগিল; পাছে তিলমার কিছ্ম দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফ্রু দিয়া আকাশের তারাগ্রনিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

কার্তিক ১২৯১

#### রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পাড়িয়া ছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত স্কৃদীর্ঘ অজগর সপের ন্যায় অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষপ্রেণীর ছায়া দিয়া, স্বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া দেশ-দেশান্তর বেন্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধ্রেরে সহিত ধ্লায় ল্টাইয়া শাপান্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শটেয়া আছি, কিন্তু তব্তু আমার এক মৃহত্তর জন্যও বিশ্রাম নাই। এতেট্কু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শক্ষে শয়ার উপরে একটিমাত্র কচি স্নিম্ধ শায়ল ঘাস উঠাইতে পারি; এতেট্কু সময় নাই যে, আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষ্ম একটি নীলবর্ণের বনফলে ফ্টাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলই অন্ভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশক্ষ; কেবলই পদশক। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শক্ষ অহির্দি দ্বুঃস্বন্থেনর ন্যায় আর্বিত্ত হইতেছে। আমি

চরণের স্পর্শে হদয় পাঠ করিতে পারি। আমি ব্রিকতে পারি, কে গ্রে যাইতেছে, কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শমশানে যাইতেছে। যাহার স্বথের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে স্বথের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পাড়িয়াছে, সেখানে থৈন মৃহ্তের মধ্যে এক-একটি করিয়া লতা অধ্কুরিত প্রতিপত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শ্রুক ধ্লি যেন আরও শ্রুকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোনো কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শ্বনিতে পাই না। আজ শত শত বংসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শ্বনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শ্বনিতে পাই। বাকিট্বুকু শ্বনিবার জন্য যখন আমি কান পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বংসরের কত ভাঙা কথা ভাঙা গান আমার ধ্লির সহিত ধ্লি হইয়া গেছে, আমার ধ্লির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়। ওই শ্বন, এক জন গাহিল, "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"—আহা, একট্ব দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শ্বনি। কই আর দাঁড়াইল। গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা গেল না। ওই একটিমাত্র পদ অধেক রাত্র ধরিয়া আমার কানে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল। কোথায় যাইতেছে না জানি। যে কথাটা বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে। এবার যখন পথে আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়। তখন নত শিয় করিয়া মুখ ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার যদি গায় "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"

সমাশ্তি ও স্থারিত্ব হয়তো কোথাও আছে, কিন্তু আমি তো দেখিতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পাড়িতেছে, আবার ন্তন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া যায় সে তো পশ্চাতে কিছ্ব রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছ্ব পাড়িয়া যায়, সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছ্ক্মণেই তাহা ধ্লিতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের প্রাস্ত্পের মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ পাড়য়া গেছে যাহা ধ্লিতে পাড়য়া অব্দরিত ও বিধিত হইয়া আমার পাশের্ব স্থায়ীর্পে বিরাজ করিতেছে, এবং নৃতন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায়মার। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ স্ফুর্রে অবিস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ধৈর্যে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্যন্ত পেণছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া স্মুখসন্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি স্ফুর হইতে.

গৃহবাতায়ন হইতে, মধ্র হাসালহরী পাখা তুলিয়া স্থালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আসিবামাত্র সচকিতে শ্নো মিলাইয়া যাইবে। গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একট্রখানি পাইব না!

কখনো কখনো তাহাও পাই। বালকবালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্বাদ মাতার স্নেহ গৃহ ইইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধ্লিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়। আমার ধ্লিকে তাহারা রাশীকৃত করে, ও তাহাদের ছোটো ছোটো হাতগ্রিল দিয়া সেই স্ত্পকে মৃদ্ মৃদ্ আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘ্ম পাড়াইতে চায়। বিমল হুদয় লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোটো ছোটো কোমল পাগ্নলি যথন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তথন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসন্মের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

> যাঁহা যাঁহা অর্ণ-চরণ চলি বাতা, তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাতা।

অর্ণ-চরণগ্রলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিল্তু তা যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তুণ জন্মিত না।

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মূর্তি কম্পনা করিয়া লইয়াছি। বহু দিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহে বহুদুর হইতে আসিত--ছোটো দ্বটি ন্পুর র্ন্ ঝ্নু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুনি তাহার ঠোঁট দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুনি তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মতো বড়ো দ্লানভাবে মুথের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ওই বাঁধানো বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চিলিয়া গেছে, সেখানে সে শান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর একজন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্যমনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোনো দিকে চাহিত না, কোনোখানে দাঁড়াইত না.—হয়তো বা আকাশের তারার দিকে চাহিত, তাহার গ্রের <sup>দ্</sup>বারে গিয়া পরেবী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে-পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তথন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে: সন্ধ্যার অন্ধকার হিম্পূর্ণ সর্বাজ্যে অনুভব করিতে পারিতাম। তখন গোধুলির কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত: পথিকেরা আর কেহ বডো চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ঝরঝর ঝরঝর শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কর্তাদন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গান মাসের শেষার্শেষি অপরাহে যখন বিস্তর আয়ুমুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তখন আর একজন যে আসে সে আর আসিল না। সেদিন অনেক রাত্রে বালিকা বাডিতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শক্তুক পাতা করিয়া পডিতেছিল তেমনি মাঝে

মাঝে দ্বই এক ফোঁটা অপ্রভল আমার নীরস তপত ধ্লির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পর্রাদন অপরাত্নে বালিকা সেইখানে সেই তর্তলে আসিয়া দাঁড়াইল, কিল্টু সেদিনও আর একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছুদ্রের গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধ্লির উপরে ল্টাইয়া পড়িল। দ্বই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বৃক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কৈ গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে। তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়েও কঠিন। তুই বাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মুক। তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অল্ধ।

বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মৃছিল—পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে চিলিয়া গেল। হয়তো সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনও সে প্রতিদিন শান্ত-মুখে গৃহের কাজ করে—হয়তো সে কাহাকেও কোনো দৃঃখের কথা বলে না; কেবল এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অংগনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বিসয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পর্রাদন হইতে আজ পর্যন্তও আমি আর তাহার চরণম্পর্শ অন্ভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পায়ের কর্ণ ন্প্রধর্নি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদন্ড শােক করিবার অবসর আছে। শােক কাহার জন্য করিব। এমন কত আসে, কত যায়।

কী প্রথর রোদ্র। উহ্-হ্র্হ্ব্। এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপত ধ্রলা স্নীল আকাশ ধ্সর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, স্থী দ্বঃখী, জরা যোবন, হাসি কায়া, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধ্লির স্রোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই, কায়াও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশা-পথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শতসহস্র ন্তন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যুন্ত। এমন স্থানে নিজের পদগোরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদপে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণিচহু রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, ন্তন অতিথিদের চক্ষে অশ্র্ব আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি হথায়ী হয়। না না, বৃথা চেন্টা। আমি কিছ্ই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কায়াও না। আমিই কেবল পডিয়া আছি।

### মুকুট

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

রিপ্রার রাজা অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ প্র রাজধর সেনাপতি ইশা খাঁকে বাললেন, "দেখো, সেনাপতি, আমি বারবার বালতেছি তুমি আমাকে অসম্মান করিয়ো না।"

পাঠান ইশা খাঁ কতকগৃনিল তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শৃন্নিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন, "ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক, তবে আমি তাহার সম্কিত প্রতিবিধান করিব।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বটে!"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন, "হাঁ।"

ইশা খাঁ বালক রাজধরের ব্রুক ফ্লানোর ভিষ্প ও তলোয়ারের আম্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না—হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোখের সাদাটা পর্যাব্য লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। হজ্বর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন শা—"

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগ্ল কর্কশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই!"

ইশা খাঁ তীরস্বরে কহিলেন, "বস্। চুপ। আর অধিক কথা কহিয়ো না। আমার অন্য কাজ আছে।" বলিয়া প্রনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপর্রার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘপ্রস্থ বিপর্ল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কী।"

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শ্নিরা বৃন্ধ ইশা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সন্দেহে তাঁহাকে আলিজ্যন করিলেন—হাসিতে হাসিতে বিললেন,—"শোনো তো বাবা, বড়ো তামাশার কথা। তোমার এই কনিষ্ঠাটকে, মহারাজ চক্রবতীকে জাঁহাপনা জনাব বিলিয়া না ডাকিলে উহার অপমান বোধ হয়।" বিলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য নাকি।" বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, "চুপ করো দাদা।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর, তোমাকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। জাঁহাপনা। হা হা হা হা।"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দাদা, চুপ করো বলিতেছি।"

ইন্দুকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন, ''জনাব।''

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের প্রতেঠ হাত ব্লাইয়া বলিলেন, "ঠাওা হও ভাই, ঠাওা হও। তোমার ব্লিধ তোমার থাক্। আমি তোমার ব্লিধ কাড়িয়া লইতেছি না।"

ইশা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোথে চাহিয়া ঈষং হাসিয়া বলিলেন, "উহার বৃদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইন্দুকুমার বলিলেন, "নাগাল পাওয়া যায় না।"

রাজ্ধর গসগস করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ার-খানা ঝনঝন করিতে লাগিল।

#### **শ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেণ্টে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুরেরা যেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন ই হার তেমন ছিল না। ই°হার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষা দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বৃদ্ধি অত্যন্ত বেশি এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই ব্লম্বির বলে তিনি আপনার দ্বই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িসান্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যক থাক্ না থাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্তৃত্ব করিয়া বেডান। রাজবাটীর চাকরবাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মহারাজ বলিয়া হাতজোড় করিয়া সেলাম করিয়া প্রণাম করিয়া কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে-বিষয়ে তাঁহার চক্ষ্বলম্জা-টুকু পর্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোডা তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন, দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর একবার কুমার ইন্দুকুমারের রুপার পাত লাগানো একটা ধনুক অম্লানবদনে অধিকার করিয়াছিলেন—ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন, 'দেখো, যে জিনিস লইয়াছ উহা আমি আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিসে হাত দাও, তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও-হাতে আর জিনিস তুলিতে পারিবে না।" কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড়ো গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, "ছোটোকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।"

কিন্তু মহারাজা অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছ্ম বেশি ভালোবাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ইশা খাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ইশা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উ'হাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।"

"মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন তখন মহা-রাজকে যের্প সম্মান করিতাম, রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।"

রাজধর বলিলেন, "আমার অনুরোধ, তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না।"

ইশা খাঁ বিদানুশ্বেগে মনুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "চুপ করো বংস। আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এই কনিষ্ঠ প্রুটি রাজপরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মনুশির মতো কলম চালাইতে পারিবে—আর কোনো কাজে লাগিবে না।"

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইশা খাঁ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখন মহারাজ, এই তো যাবরাজ বটে। এই তো রাজপাত্র বটে।"

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ক্রবিদ্যায় উ'হাকে সন্তুষ্ট করিতে পার নাই?"

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ধন্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ কর্ন, পরীক্ষায় যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাটী ছাডিয়া চলিয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী সংতাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে আমার হীরকখচিত তলোয়ার প্রুরস্কার দিব।"

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দুকুমার ধন্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শ্না যায় একবার তাঁহার এক অন্টর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নিচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দ্বের ফেলিয়াছিলেন। রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতরে বড়ো ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড়ো ভাবনা নাই—তীর-ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না, কিন্তু ইন্দুকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "তীর ছুর্ড়তে পারি না-পারি, আমার ব্রন্থি তীরের মতো—তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।"

কাল পরীক্ষার দিন। যে-জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইশা খাঁ ও ইন্দ্র-কুমার সেই জাম তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ প্রিমা আছে—আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাঘ শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইন্দুকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্য। রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল? এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

ইশা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘ্ণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'ভিনি আবার শিকারি নন, উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উ'হার বড়ো ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উ'হার ফাঁদে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে—ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও ষেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত—যাহার উপরে গিয়া পড়ে, তাহার মর্মচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমার জন্য বেশি ভাবিয়ো না। খাঁ সাহেব

অনেক শান দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।"

ইশা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত, তাহা হইলে এতদিন তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।" বৃশ্ধ ইশা খাঁ কাহাকেও বড়ো মান্য করিতেন না।

ইন্দুকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গদ্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছা বলিলেন না। যাবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বাঝিয়া ইন্দুকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন—মাদ্বভাবে বলিলেন, "দাদা তোমার কী মত। আজ রাব্রে শিকার করিতে যাইবে কি।"

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, "তোমার সঙ্গে ভাই শিকার করিতে বাওয়া মিথ্যা, তাহা হইলে নিতানত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি।"

ইশা খাঁ পরম হৃষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন—সন্দেহে ইন্দুকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ঘুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়া লাগে। তোমার সংগে কে পারিয়া উঠিবে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "না না দাদা, ঠাট্টা নয়—যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে।"

য্বরাজ বলিলেন, "আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে, উ°হাকে নিরাশ করিব না।"

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে দ্লান হইয়া বলিলেন, "কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সে কী কথা ভাই, তোমার সংখ্য তো রোজই শিকারে যাইতেছি—"

ইন্দুকুমার বলিলেন, "তাই সেটা প্রোতন হইয়া গেছে।"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল ব্রঝিলে বড়ো ব্যথা লাগে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না তো কী। চলো তার আয়োজন করি গে।"

ইশা খাঁ মনে মনে কহিলেন. "ইন্দুকুমার ব্বকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটা সামান্য অনাদর সহিতে পারে না।"

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের বন্দোবদত সমদত দিথর হইলে পরে রাজধর আন্তে আন্তে ইন্দ্র-কুমারের দ্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপদ্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এ কী ঠাকুরপো। একেবারে তীরধন্বক বর্মচর্ম লইয়া যে। আমাকে মারিবে নাকি।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তিন ভাই! তুমিও যাইবে না কি। আজ তিন ভাই একত্র হইবে। এ তো ভালো লক্ষণ নয়। এ যে গ্রাহস্পর্শ হইল।" যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এই ভাবে রাজধর হা হা করিয়া হাসিলেন, কিল্কু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, "না না, তাহা হইবে না—রোজ-রোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।"

রাজধর বলিলেন, "আজ আবার রাত্রে শিকার।"

কমলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কথনোই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান।"

রাজধর বলিলেন, 'ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধন্কবাণগ্রিল ল্কাইয়া রাখো।''

কমলাদেবী কহিলেন, "কোথায় ল কাইব।"

রাজধর। আমার কাছে দাও, আমি ল,কাইয়া রাখিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ কথা নয়, সে বড়ো রঙগ হইবে।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "তোমার একটা কী মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।"

"এস, অস্ত্রশালায় এস" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার খ্রিলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন, রাজধর ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।"

এদিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অন্ত্রশালার চাবি কোথাও খর্নজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, আমাকে খর্নজিতেছ ব্রিঝ, আমি তো হারাই নাই।" শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগ্র্ণ বাসত হইয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, দেখিতে কি পাও না। চোখের সম্মুখে তব্ ঘরময় বেড়াইতেছ।" ইন্দ্রকুমার কিণ্ডিৎ কাতরস্বরে কহিলেন, "দেবী, এখন বাধা দিয়ো না—আমার একটা বড়ো আবশ্যকের জিনিস হারাইয়াছে।"

কমলাদেবী কহিলেন, "আমি জানি তোমার কী হারাইয়াছে। আমার একটা কথা যদি রাখ তো খুজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "আচ্ছা রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন, "তবে শোনো। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দুকুমার বলিলেন, "সে হয় না—এ-কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন, "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই ব্রিঝ তোমার আচরণ। একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না।"

ইন্দুকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী। তোমাদের আর কিছ্ হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখো দেখি। ইন্দুকুমার। কই, মনে পড়ে না তো।

কমলাদেবী। তোমাদের সাত-রাজার-ধন মানিক? তোমাদের সোনার চাঁদ? ইন্দুকুমার মৃদ্র হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, "তবে এস, দেখো'সে।" বলিয়া অদ্যশালার স্বাবে গিয়া স্বার খ্লিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন রাজধর ঘরের মেজেতে চুপ করিয়া বাসিয়া আছেন—দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"এ কী, রাজধর অদ্যশালায় যে।"

কমলাদেবী বলিলেন, "উনি আমাদের বহুরাস্ত্র।"

ইন্দুকুমার বলিলেন, "তা বটে, উনি সকল অন্দের চেয়ে তীক্ষা।"

রাজধর মনে মনে বলিলেন, "তোমাদের জিহনার চেয়ে নয়।" রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দুকুমার বলিলেন, "শিকার করিব? আচ্ছা।" বলিয়া ধন্কে তীর যোজনা করিয়া অতিধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পডিয়া গেল—কুমার বলিলেন, "আমার লক্ষ্য দ্রুট হইল।"

কমলাদেবী বলিলেন, "না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।"

ইন্দ্রকুমার কিছ্ব বলিলেন না। ধন্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হ**ইয়া** গেলেন। য্বরাজকে বলিলেন, "দাদা, আজ শিকারের স্বিধা হইল না।" চন্দ্র-নারায়ণ ঈষং হাসিয়া বলিলেন, "ব্ঝিয়াছি।"

#### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটির বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জডো হইরাছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোকে ঝকঝক করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উ'চুনিচু—লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে যেন মানুষের মাথার চেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চডিয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আন্তে আন্তে হাত বাডাইয়া একজন মোটা মান্যুষের মাথা হইতে পার্গাড তুলিয়া আর-একজনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পার্গাড় সে-ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফতার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভিগ করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মানুষের দুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সেদিকে একটা হো হো হাসি পডিয়া গিয়াছে। একজন একহাঁডি দই মাথায় করিয়া বাডি যাইতেছিল. পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁডাইয়া গিয়াছিল—হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁডি নাই. হাঁড়িটা মুহূতের মধ্যে হাতে হাতে কতদরে চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই— দইওআলা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল, "ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে. কিঞিং লোকসান হইল বই তো নয়।" দইওআলা প্রম সাম্বনা পাইয়া গেল। হার্ নাপিতের 'পরে গাঁ-সুম্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিডের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছডা কার্টিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাডিয়া উঠিল—চারিদিকে চটাপট হাততালি পডিতে লাগিল। আটার প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। সে-ব্যক্তি মুখচক্ষ্য লাল করিয়া চটিয়া গলদ্ঘর্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লটেইয়া, একপাটি চটিজ্বতা ভিচ্চের মধ্যে হারাইয়া বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠাসাঠাসি ভিডের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কামা জ্বভিয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই।

হঠাৎ নহবত বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয় জয় শব্দে আকাশ শাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগ্নলো ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগ্নলো উধর্ম্ম হইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখি যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বৃদ্ধিমান কাক স্কৃরে গাশ্ভারি গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিম্পান্তে উপনীত হইবামাত্র তংক্ষণাং অসন্দিশ্ধিত্তে কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আসিয়া সিংহাসনে বিসয়াছেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধন্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সেনাগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধ্ম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ইশা খাঁ রাজকুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার খ্বরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হবৈ, তাহা না হইলে চলিবে না।"

য্বরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চলিবে না তো কী। আমার একটা ক্ষ্দু তীর লক্ষ্যদ্রুট হইলেও জগৎ সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর যদিই বা না চলিত, তব্ব আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "দাদা, তুমি যদি হার তো আমিও ইচ্ছাপ্র ক লক্ষ্যভটে হইব।"

যুবরাজ ইন্দুকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না ভাই, ছেলেমান্বি করিয়ে না—ওপতাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে।"

রাজধর বিবর্ণ শুক্ত চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইশা খাঁ আসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধনুক গ্রহণ করো।"

য্বরাজ দেবতার নাম করিয়া ধন্বক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দ্বইশত হাত দ্রে গোটাপাঁচ-ছয় কলাগাছের গ্র্নীড় একগ্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোথের মতো করিয়া বসানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোথের তারার মতো আকারে কালো চিহ্ন অধ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অধ্চক্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেদিকে লক্ষ্য স্থাপিত, সেদিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্য স্থির করিলেন। বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইশা খাঁ তাঁহার গোঁফস্ম্ধ দাড়িস্ম্ধ মুখ বিকৃত করিলেন—পাকা ভুরু কুণ্ডিত করিলেন। কিন্তু কিছু বিললেন না। ইন্দুকুমার বিষন্ন হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন, যেন তাঁহাকেই লচ্ছিত করিবার জন্য দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীতিটি করিলেন। অস্থিরভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ইশা খাঁকে বলিলেন, "দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ইশা খাঁ বিরম্ভ হইয়া বলিলেন, "তোমার দাদার বৃদ্ধি আর-সকল জায়গাতেই খেলে, কেবল তীরের আগায় খেলে না, তার কারণ, বৃদ্ধি তেমন স্ক্রানয়।"

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ইশা খাঁ ব্রিঝতে পারিয়া দ্রত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন, "কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করে। মহারাজা দেখন।" রাজধর বলিলেন, "আগে দাদার হউক।"

ইশা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছ্ম বলিলেন না। ধন্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিন্ধ হইল। য্বরাজ রাজধরকে কহিলেন, "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে—আর-একট্ম হইলেই লক্ষ্য বিন্ধ হইত।"

রাজধর অম্লানবদনে কহিলেন, ''লক্ষ্য তো বিশ্ব হইয়াছে, দ্রে হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।"

যাবরাজ কহিলেন, "না, তোমার দ্ভির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিশ্ব হয় নাই।" রাজধর কহিলেন, "হাঁ, বিশ্ব হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।" যাবরাজ আর কিছা বলিলেন না।

অবশেষে ইশা খাঁর আদেশক্রমে ইন্দুকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ধন্ক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমি অক্ষম—আমার উপর রাগ করা অন্যায়—তুমি যদি আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে না পার তবে তোমার দ্রুটলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

ইন্দুকুমার য্বরাজের পদধ্লি লইয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার আশীর্বাদে আজ লক্ষ্য ভেদ করিব. ইহার অন্যথা হইবে না।"

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিন্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারি-দিকে জয়ধননি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে আলিংগন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষ্ম ছল ছল করিয়া আসিল। ইশা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন, "প্র, আল্লার কুপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকো।"

মহারাজা যখন ইন্দুকুমারকে প্রক্রার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনাদের দ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে।"

মহারাজ কহিলেন, "কখনোই না।"

রাজধর কহিলেন, "মহারাজ, কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন যে-তীর মাটিতে বিন্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত—আর যে-তীর লক্ষ্যে বিন্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত।

রাজধর কহিলেন, "বিচার কর্ন মহারাজ।"

हेगा थाँ कहिटलन, "निम्ठशहे जुन वमल हहेशास्त्र।"

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ত্রণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইশা খাঁ বলিলেন, "প্রনর্বার পরীক্ষা করা হউক।"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, "তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অন্যায় অবিশ্বাস। আমি তো প্রক্ষার চাই না, মধ্যম কুমার বাহাদ্রকে প্রক্ষার দেওয়া হউক।" বিলয়া প্রক্ষারের তলোয়ার ইন্দ্র-কুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দার্ণ ঘ্ণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্। তোমার হাত হইতে এ প্রেম্কার গ্রাহ্য করে কে। এ তুমি লও।" বলিয়া তলোয়ারখানা ঝনঝন করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কন্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুন্ধ হইবে। সেই যুন্ধে গিয়া আমি প্রুক্তার আনিব। মহারাজ, আদেশ করন।"

ইশা খাঁ ইন্দুকুমারের হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উহার তলোয়ার ছঃড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমন্চিত শাস্তি আরশাক।"

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "বৃদ্ধ, আমাকে স্পশ্ করিয়ো না।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা বিষয় হইয়া ক্ষ্মুখ্দবেরে কহিলেন, "প্রে, এ কী প্রে। আমার 'প্রে এই ব্যবহার। তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ বংস।"

ইন্দুকুমারের চোখে জল উর্থালিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সেনাপতি সাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থই আত্মবিষ্মত হইয়াছি।"

য্বরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন, "শান্ত হও ভাই—গ্রে ফিরিয়া চলো।" ইন্দুকুমার পিতার পদ্ধূলি লইয়া কহিলেন, "পিতা, অপরাধ মার্জনা কর্ন।"

ইন্দুকুমার পিতার পদধ্লি লইয়া কহিলেন, "পিতা, অপরাধ মার্জনা কর্ন।"
গতে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ আমার যথার্থই পরাজয়
হইয়াছে।"

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ ব্রবিতে পারিলেন না।

#### ষণ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধর পরীক্ষা-দিনের প্রে যথন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দুকুমারের অথবশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দুকুমারের ত্ব হইতে ইন্দুকুমারের নামাজ্ঞিত
একটি তীর নিজের ত্বে তুলিয়া লইয়া ছিলেন এবং নিজের নামাজ্ঞিত একটি
তীর ইন্দুকুমারের ত্বে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে
সেইটিই সহজে ও সর্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে
করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইন্দুকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া
লইয়াছিলেন—সেইজন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যথন
সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল তখন ইন্দুকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা ব্রিতে
পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কথা আর কাহাকেও কিছ্ব বিললেন না—কিন্তু রাজধরের
প্রতি তাঁহার ঘ্না আরও দ্বিগ্রেণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বালতে লাগিলেন. "মহারাজ, আরাকান-পতির সহিত যুদ্ধে আমাকে পাঠান।"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে-সময়ের গলপ বলিতেছি সে আজ প্রায় তিন-শ বংসরের কথা। তখন বিপ্রো স্বাধীন ছিল এবং চটুগ্রাম গ্রিপ্রার অধীন ছিল। আরাকান চটুগ্রামের সংলাক। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চটুগ্রাম আরুমান করিতেন। এইজন্য আরাকানের সঙ্গে গ্রিপ্রের মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমানিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইর্প একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দুকুমার ব্রুম্থে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি

দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চটুগ্রাম অভিমুখে চলিলেন। ইশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফর্লি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির-স্থাপন হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ওপারে কতক এপারে। আরাকানপতি অলপসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষার্য নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সমুখাসমুখি দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তবে মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্বতের চারিদিকে হরীতকী আমলকী শাল ও গাম্ভারির বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। পাহাড়িরা সেখানে ধান কাপাস তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দশ্ধ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্য বপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফর্লি, বামে দুর্গম পর্বত।

এইখানে প্রায় এক সংতাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণপ্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুন্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষ-পক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেইজন্য বিলম্ব করিতেছেন—কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আরোজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, "দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশ হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্, আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "রাজধর তফাতে থাকিতে চান।"

য্বরাজ কহিলেন, "না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।" ইশা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহা হইল।

য্বরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দ্বই হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির হইল, একেবারে শুরুব্যুহের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যুহভেদ করিবার চেণ্টা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধান্কীরা রহিল, তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্বশ্বেষ অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্যেরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহরচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছ্ই হইল না। ত্রিপ্ররার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

#### সণ্তম পরিচ্ছেদ

শ্বিতীয় দিন সমস্ত দিন নিজ্ফল যুন্ধ অবসানে রাত্রি যথন নিশীথ হইল— যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, দুই পাহাডের উপর দুই শিবিরের স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগ্রুন জর্বলিতেছে, শ্গালেবা রণক্ষেত্রে ছিল্ল হস্তপদ ও মৃতদেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে—তথন শিবিরের দুই জোশ দুরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবিদ্ নোকা

বাঁধিয়া কর্ণফর্লি নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুর উপর দিয়া অতিসাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নিচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্লোত বহিয়া যাইতেছে তেমনই উপর দিয়া মান্থের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া ষাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পডিয়াছে। পরপারের পর্বতময় দুর্গম পাড দিয়া সৈন্যেরা অতিকন্টে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইশা খাঁর আদেশ ছিল যে. রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন—তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাশ্ভাগে লক্ষোয়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দুকুমার সম্মুখভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা युप्प भाग्ठ रहेल भूत मरक्ठ भारेल तांक्यत मरमा भग्ना रहेए आक्रमण করিবেন। সেইজন্যই এত নোকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইশা খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন। তিনি তো সৈনা লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি আর-এক কোশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্ত কাহাকেও কিছ, বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিম্বথে যাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানেই অবস্থিত। শিবিরে নির্ভায়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অণিনশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার সৈনা অতি সাবধানে উপতাকার দিকে নামিতে লাগিল—বর্ষাকালে যেমন পর্বতের সর্বাখ্য দিয়া গাছের শিক্ড ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে, তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নিচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিম্বথে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছু শব্দ নাই, মন্দর্গতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈন্যের ভীষণ চীংকার উঠিল—ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলা কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দঃস্বাসন, কেই মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেই কিছাই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিবে। আমি বরণ্ড পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হাস্তদন্তানার্মত ম্কুট, পাঁচশত মাণপ্রবী ঘোড়া ও তিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন, এইর্প নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল—বেলা হইয়া গেল। স্বদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বালয়া মনে হইতেছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অন্বত্ব করিতে পারিল। চারিদিকে বড়ো বড়ো পাহাড় স্থালোকে সহস্রচক্ষ্ব হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নয়—শীয়্র যুম্ধ নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ওপারে এতক্ষণে ঘোর যুম্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতকগর্নি সৈন্যসহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠানো হইল।

#### অভ্য পরিছেদ

অতি প্রত্যুষেই অন্ধকার দূরে হইতে না হইতেই যুবরাজ ও ইন্দুকুমার দুই ভাগে পশ্চিমে ও পর্বে মর্গাদগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈনাের অলপতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারি দুঃখ করিতেছিলেন—তিনি বলিতেছিলেন—আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলৈই আর ভাবনা ছিল না। ইন্দুকুমার বলিলেন, "ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয় জন সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক, গ্রিপ্রাবাসী যত কম মরে ততই ভালো। কিন্তু হরের কুপায় আজ আমরা জিতিবই।" এই বলিয়া হর হর বোমা বোমা রব তুলিয়া কুপাণ বর্ণা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমূখে ছুটিলেন—তাঁহার দীপত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পডিল। গ্রীম্মকালে দক্ষিনা বাতাসে খড়ের চালের উপর দিয়া আগনে যেমন ছোটে তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছাটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের বাহে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা-শস্যের মতো শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পডিল। তিনি মাটিতে পডিয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পডিয়াছেন। কুঠারঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোডার উপর চডিয়া বসিলেন। রেকাবের উপর দাঁডাইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্যালোকে উঠাইয়া বজ্রুম্বরে চীংকার করিয়া উঠিলেন, "হর হর বোম বোম।" যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জর্বলিয়া উঠিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মগ-দিগের বামদিকের ব্যুহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যগণ সহসা এর্প আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহুতেরি মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকদের উপর গিয়া পড়িল, কোন, দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইশা খাঁ অসমসাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছ্মতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অদুরে রাজধরের সৈন্য লুক্কায়িত আছে কল্পনা করিয়া সংকেত-ম্বর্প বার বার ত্রীনিনাদ করিলেন কিন্তু রাজধরের সৈন্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা খাঁ বিললেন, "তাঁহাকৈ ডাকা বৃথা। সে শ্গাল দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির হইবে না।" ইশা খাঁ ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম মুখ হইয়া সম্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্য প্রস্তৃত रहेशा भीत्रा रहेशा निरुट्ठ नागितन। ज्ञातिमिक भूछा यठहे प्रतिट नागिन, দ্বদানত যোবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শর্লুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অম্বারোহী সৈন্য ছিল্লভিন্ন হইয়া পালাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুদ্বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন। কিন্তু সে বিশৃভ্খলার মধ্যে কিছুই ক্লাকিনারা পাইলেননা। ঘ্র্ণা বাতাসে মর্ভূমির বাল্কারাশি যেমন ঘ্রিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুম্ধ তেমনই পাক খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার ত্রীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া

দাঁড়াইল—আহতের আর্তনাদ ও অশ্বের হেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগদের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগ-সৈন্যগণ আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

#### নবম পরিচ্ছেদ

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে তাঁহার ছোটো চোখ দুটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট পিট করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইন্দুকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরুষ্কার পাইয়াছি।"

ইন্দুকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যুদ্ধ? যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে। এ

প্রক্রার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।"

রাজধর কহিলেন, "আমি জয় করিয়া আনিয়াছি; এ ম্কুট আমি পরিব।"
য্বরাজ কহিলেন, "রাজধর ঠিক কথা বালতেছেন, এ ম্কুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"
ইশা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বালিলেন, "তুমি ম্কুট পরিয়া দেশে যাইবে! তুমি
সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ লখ্ঘন করিয়া যুন্ধ হইতে পালাইলে এ কলঙ্ক একটা ম্কুটে
ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে
সাজিবে ভালো।"

রাজধর বলিলেন, "খাঁ সাহেব, এখন তো তোমার মুখে খুব বোল ফুটিতৈছে— কিন্তু আমি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণ থাকিতে কোথায়।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গতেরি মধ্যে লাকাইয়া। থাকিতাম না।"

য্বরাজ বলিলেন, "ইন্দুকুমার, তুমি অন্যায় বলিতেছ, সত্য কথা বলিতে কী, রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোনো বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এ মৃকুট আমি যুন্ধ করিয়া আনিতাম—রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মৃকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম— নিজে পরিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন, "ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।" বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—তিনি র্ল্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা, রাজধর শ্লালের মতো গোপনে রাগ্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজম্কুট প্রক্লার পাইল: আর আমি যে প্রাণপণে যুল্ধ করিলাম—তোমার ম্ব হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শ্নিতে পাইলাম না। তুমি কি না বলিলে রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উন্ধার করিতে পারিত না। কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুল্ধ করি নাই—আমি কি যুল্ধ ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম—আমি কি কখনো ভীর্তা দেখাইয়াছি। আমি কি শার্ন্ট্নন্যকে ছিম্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কী দেখিয়া

তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে। উন্ধার করিতে পারিত না।"

যুবরাজ একানত ক্ষর্প হইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না—"

কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ইশা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

ইশা খাঁ বালিলেন, "তবে থাক্। এ মুকুট কেহ পাইবে না।" বালিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফ্রিল নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বালিলেন, "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন—রাজধর শাহ্তির যোগ্য।"

### দশম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমসত সৈন্য লইয়া আহতহৃদয়ে শিবির হইতে দুরে চলিয়া গেলেন। যুন্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার সৈন্য শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ইশা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন, তখন রাজধর মনে মনে কহিলেন, "আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উন্ধার পাও একবার দেখিব।"

তাহার পর্রাদন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি ত্রিপর্বার সৈন্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকানপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্যসমেত স্বদেশাভিম্বথে বহুদ্রে অগ্রসর হইয়াছেন এবং যুবরাজের সৈন্যেরা শিবির তুলিয়া গ্হের অভিম্বথে যাত্রা করিতেছে, তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল—রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পভিলেন তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

য্বরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুগ্ণ মগ-সৈন্য কর্তৃক হঠাং বেষ্টিত হইল। ইশা খাঁ য্বরাজকে বলিলেন, "আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন করো।"

যুবরাজ দ্চুম্বরে বলিলেন, "পালাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।" চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "পালাইব বা কোথা। এখানে মরিবার যেমন স্বিধা পালাইবার তেমন স্বিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমার ইছা।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক।" বলিয়া প্রাচীরবং শন্ত্রেনেরের এক দ্বলি অংশ লক্ষ্য করিয়া সমসত সৈন্য বিদ্যুদ্বেগে ছন্টাইয়া দিলেন। পালাইবার পথ রুম্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মন্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইশা খাঁ দ্বই হাতে দ্বই তলোয়ার লইলেন—তাঁহার চতুৎপাদেব একটি লোক তিন্ঠিতে পারিল না। যুম্ধক্ষেত্রের একস্থানে একটি ক্ষ্যুদ্র উৎস উঠিতেছিল তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা **খাঁ শন্তর** ব্যূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিখর পর্যক্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিষ্প হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোডার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

য্বরাজের জান্তে এক তীর, প্তে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পঞ্জারে এক তীর বিশ্ব হইল। মাহত্বত হইরা পড়িয়া গিয়াছে। হাতি য্শ্বন্দের ফোলিয়া উন্মাদের মতো ছ্রটিতে লাগিল। য্বরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেণ্টা করিলেন, সে ফিরিল না। অবশেষে তিনি যক্ত্বায় ও রক্তপাতে দ্বর্ল হইয়া য্শ্বক্ষের হইতে অনেক দ্রের কর্ণফর্লি নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে ম্ছিত হইয়া পড়িয়া গোলেন।

#### একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ রাদ্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্যদিন রাদ্রে যে সব্দুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো বনফ্লের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মান্বের হাতপা কাটাম্বড ও মৃতদেহের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—যে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিন্দ্র নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অন্বের দেহে প্রায় র্ব্দ্ধ—তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যান্দের রোদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হুদ্র হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল, অস্তের ঝন ঝন উন্মাদের চীৎকার আহতের আর্তনাদ অন্বের হেষা রণশঙ্থের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মথিত হইতেছিল—রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কী অগাধ শান্তি কী স্ব্গভীর বিষাদ। মৃত্যুর নৃত্যু যেন ফ্রাইয়া গেছে, কেবল প্রকান্ড নাট্যশালার চারিদিকে উৎসবের ভন্নাবেশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশন্দ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হৃদয়ের তরঙ্গ স্তস্থ। একদিকে পর্বতের স্ক্রাইয়া গছে থাঁকড়া মাথা লইয়া শাখাপ্রশাথা জটাজন্ট আঁধার করিয়া সতব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যথন যুবরাজকে খ্রাজিতে আসিয়াছেন, তখন তিনি কর্ণফর্বল নদীর তীরে ঘাসের শধ্যার উপর শ্রইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জালি প্রারয়া জলপান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতানত অবসন্ন হইয়া চোখ ব্রজিয়া আসিতেছে। দ্র সম্দ্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল কুল করিয়া নদীর জল বহিয়া আসিতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারিদিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে, বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পান্ড্বর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণহৃদয়ে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখন আকাশপাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া "এস ভাই" বলিয়া আলিখ্গনের জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইন্দুকুমার দাদার আলিখ্গনের মধ্যে বন্ধ হইয়া শিশুরে মতো কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আঃ বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণে কোনোমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম—এখন মরিতে

আর কোনো কণ্ট নাই।" বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল—মৃদুস্বরে বলিলেন, "মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল।"

ইন্দুকুমার কাঁদিয়া কহিলেন, "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাতজোড় করিয়া কহিলেন, "দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম, এখন তোমার কোলে স্থান দাও।" বলিয়া চক্ষ্যু মাদিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল চন্দ্রনারায়ণের মন্দ্রিতনেত্র মন্খছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সংগ্রে সংগ্রেই তাঁহার জীবন অস্ত্রমিত হইল।

#### পরিশিন্ট

বিজয়ী মগ সৈন্যেরা সমসত চটুগ্রাম গ্রিপ্রের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। গ্রিপ্রার রাজধানী উদয়প্রের পর্যানত লব্পুন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পালাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুন্ধ করিয়াই মরেন—জীবন ও কলঙক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যথন যুদ্ধে যান তথন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবেতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যথন সম্রাট শাজাহানের সৈন্য গ্রিপ্রা আক্রমণ করে, তথন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

## দেনাপাওনা

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপমায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নির্পমা। এ-গোষ্ঠীতে এমন শোখিন নাম ইতিপ্রে কখনো শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুরদেবতার নামই প্রচলিত ছিল—গণেশ, কার্তিক, পার্বতী. তাহার উদাহরণ।

এখন নির্পমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামস্কর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছ্বতেই মনের-মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদ্বরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উত্ত রায়বাহাদ্বরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল।

রামস্কর কিছ্মান বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পান্ত কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছ,তেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেন্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এদিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিপ্ত স্কুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামস্কুদর আমাদের রায়-বাহাদ্বরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "শ্বভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করিয়া দিব।" রায়বাহাদ্বর বলিলেন, "টাকা হাতে না পাইলেবর সভাস্থ করা যাইবে না।"

এই দ্বর্ঘটনায় অন্তঃপর্রে একটা কাল্লা পড়িয়া গেল। এই গ্রেব্তর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া, চুপ করিয়া বিসয়া আছে। ভাবী শ্বশ্রকুলের প্রতি যে তাহার খ্ব একটা ভক্তি কিংবা অন্রাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা স্বিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি ব্রিঝ না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।"

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, "দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার।" দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, "শাস্ক্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।"

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদ্বর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশর্রবাড়ি যাইবার সময় নির্পমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোথের জল রাখিতে পারিলেন না। নির্ভিজ্ঞাসা করিল, "তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা।" রামস্কুদর বলিলেন, "কেন আসতে দেবে না, মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।"

রামস্কুদর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগ্রলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন-বা দেখিতে পান না।

কুট,ম্বগ্হে এমন করিয়া অপমান তো সহা যায় না। রামস্কর স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে-ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে, তাহারি ভার সামলানো দ্বঃসাধ্য। খরচ-পত্রের অতানত টানাটানি পডিয়াছে: এবং পাওনাদাবদেব দ্বিভাপথ এড়াইবার জন্য স্বাদাই নানার প হীন কোঁশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এদিকে শ্বশ্রবাড়ি উঠিতে বসিতে মেফাকে খোঁটা লাগাইতেছে। পিতৃগ্রের নিন্দা শ্নিয়া ঘরে শ্বার দিয়া অগ্র্বিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশ্বড়ীর আক্রোশ আর কিছ্বতেই মেটে না। যদি কেহ বলে. "আহা,

কী গ্রী। বউরের মুখ্যানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।" শাশ্রুড়ী ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, "গ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি গ্রী।"

এমন কি, বউয়ের খাওয়াপরারও ষয় হয় না। যদি কোনো দয়াপরতক্ত প্রতিবেশিনী কোনো ত্রটির উল্লেখ করে, শাশ্বড়ী বলে, "ওই ঢের হয়েছে।" অর্থাৎ বাপ যদি প্রা দাম দিত তো মেয়ে প্রা যয় পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় য়েন বধ্র এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয় কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামস্কুনর অবশেষে বসতবাডি বিশ্বয়ের চেন্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বিসয়াছেন সে-কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। দিথর করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্লয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন; এমন কোশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর প্রের্ব এ-কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁডাইল, বাডিবিক্লয় স্থাগত হইল।

তখন রামস্বন্দর নানাস্থান হইতে বিস্তর স্বদে অলপ অলপ করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নির্বাপের ম্থ দেখিয়া সব ব্রিতে পারিল। ব্দেধর পরুকেশে শহুক্মর্থে এবং সদাসংকৃচিত ভাবে দৈন্য এবং দর্শিচনতা প্রকাশ হইয়া পাড়ল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অন্তাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামস্বদর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাংলাভ করিতেন, তখন বাপের ব্ক যে কেমন করিয়া ফাটে, তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহ্দয়কে সাল্ছনা দিবার উদ্দেশে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নির্ নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের দ্লান মুখ দেখিয়া সে আর দ্বে থাকিতে পারে না। একদিন রামস্ক্রকে কহিল, "বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।" রামস্ক্র বালিলেন, "আছা।"

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই—নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবতে বন্ধক রাখিতে হইরাছে। এমন কি কন্যার দর্শন, সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে ন্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে-সন্বন্ধে দর্থাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামস্বন্ধর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে-ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোট-ক'খানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামস্কুদর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বিসিলেন। প্রথমে হাসাম্থে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেক্ষের বাডিতে একটা মুক্ত চুরি হইয়া গিয়াছে. তাহার আদ্যোপাক্ত বিবরণ বালিলেন। নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাব্দিধ ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের স্খ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিক্ষা করিলেন; শহরে একটা ন্তন ব্যামো আসিয়াছে, বস-সম্বন্ধে অনেক আজগুর্বি আলোচনা করিলেন; অবশেষে হুকাটি নামাইয়া

রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, বেহাই সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। বোজই মনে করি, বাচ্ছি অর্মান হাতে করে কিছন নিয়ে যাই কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বন্ডো হয়ে পড়েছি।" এর্মান এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জারের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদন্র অট্হাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "থাক্ বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।" একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেরেকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারো মৃথে আসে না— কেবল রামস্কর ভাবিলেন, 'সে-সকল কুট্বস্বিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।' মর্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদ্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদ্বর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, "সে এখন হচ্ছে না।" এই বলিয়া কর্মোপলক্ষ্যে স্থানাস্তরে চলিয়া গেলেন।

রামস্কর মেরের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিতহস্তে করেকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতাদন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নির্পমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিল্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বল্ধ করিল—তখন রামস্কুদরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিল্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামস্ফুর বলিলেন, 'এবার প্জার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি'—খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পশ্বমী কি ষণ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গৃর্টিকতক নোট বাঁধিয়া রামস্ক্রের যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, "দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস?" বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শথ হইয়াছে, কিন্তু কিছ্বতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল, প্জার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একথানিও ভালো কাপড় নাই।

রামস্বলর তাহা জানিতেন, এবং সে-সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদ্বরের বাড়ি যখন প্জার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধ্গণকে অতি যংসামান্য অলংকারে অন্গ্রহপান্ত দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ-কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিঃ বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অভিকত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গ্রের ক্রন্দনধর্নন কানে লইয়া বৃন্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দ্ভিপাত দ্র হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গ্রে প্রবেশ করিলেন। শ্রনিলেন, রায়বাহাদ্রর ঘরে নাই, কিছ্কুল অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছন্স সংবরণ করিতে না পারিয়া রামস্ক্রর কন্যার সহিত সাক্ষাং করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে মেয়েও

কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তারপরে রামস্কুলর কহিলেন, "এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি, মা। আর কোনো গোল নাই।"

এমন সময়ে রামস্বদরের জ্যেষ্ঠপ্র হরমোহন তার দুটি ছোটো ছেলে সংশ্যে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে'?"

রামস্বন্দর সহসা অণ্নিম্তি হইয়া বলিলেন, "তোদের জন্য কি আমি নরক-গামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে?" রামস্বন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বাসয়া আছেন; ছেলেরা কিছ্বতে না জানিতে পায়, তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তব্ব তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাং অত্যন্ত রুফ ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটা সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মাখ তুলিয়া কহিল, "দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না?"

নতশির রামস্পরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নির্র কাছে গিয়া বলিল, "পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?"

নির্পমা সমস্ত ব্যাপার ব্রিতে পারিয়া কহিল, "বাবা, তুমি যদি আর এক প্রসা আমার শ্বশ্রকে দাও, তা-হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছইয়ে বলল্ম।"

রামস্কের বলিলেন, "ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ-টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি, তা-হলে তোর বাপের অপমান। আর তোরো অপমান।"

নির্কহিল, "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থালি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ-টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ-টাকা চান না।"

রামস্বন্দর কহিলেন, "তা-হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।"

নির্পমা কহিল, "না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।"

রামস্বন্দর কম্পিত হঙ্গেত নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দ্যুন্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামস্বন্দর এই-যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চালিয়া গিয়াছেন, সে-কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকোত হলী দ্বারল নকণ দাসী নির্র শাশ্বড়ীকে এই খবর দিল। শ্বিয়া তাঁহার আর আজোশের সীমা রহিল না।

নির্পমার পক্ষে তাহার শ্বশ্রবাড়ি শ্রশ্যা হইয়া উঠিল। এদিকে তাহার শ্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপর্টি ম্যাজিস্টেট হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয়, এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নির্বর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিম্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নির্র একটা গ্রুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশ্ড়ীকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কাতিক-মাসের হিমের সময় সমস্তরাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে-মাঝে খাবার আনিতে

ভূলিরা যাইত, তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিরা স্মরণ করাইয়া দেওরা, তাহাও সে করিত না। সে-যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগ্হিণীদের অন্গ্রহের উপর নির্ভার করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বন্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এর্প ভাবটাও শাশ্বড়ীর সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধ্র কোনো অবহেলা দেখিতেন, তবে শাশ্বড়ী বলিতেন, "নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরিবের ঘরের অল্ল ওঁর মুখে রোচে না।" কখনো-বা বলিতেন, "দেখো-না, একবার ছিরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।"

রোগ যখন গ্রত্র হইয়া উঠিল তখন শাশ্বড়ী বলিলেন, "ওঁর সমস্ত ন্যাকামি।" অবশেষে একদিন নির্মাবিনয়ে শাশ্বড়ীকে বলিল, "বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।" শাশ্বড়ী বলিলেন, "কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।"

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না—যেদিন সন্ধ্যার সময় নির্র শ্বাস উপস্থিত হইল, সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেই দিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়োবউ মরিয়াছে, খ্ব ধ্রম করিয়া অন্তেরণিটিকয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমাবিসজনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধ্ররিদের যেমন লোক-বিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সংকার সম্বন্ধে রায়বাহাদ্রদের তেমনি একটা খ্যাতি রহিয়া গেল—এমন চন্দনকান্ঠের চিতা এ ম্লুকে কেহ কখনো দেখেনাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাম্পত্ত কেবল রায়বাহাদ্রদের বাড়িতেই সম্ভব এবং শ্রনা যায়. ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্ছিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামস্কুলরকে সান্ত্রনা দিবার সময় তাহার মেয়ের যে কির্প মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

তাদিকে ডেপর্টি ম্যাজিস্টেটের চিঠি আসিল, "আমি এখানে সমসত বন্দোবসত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্থীকে এখানে পাঠাইবে।" রায়বাহাদ্রের মহিষী লিখিলেন, "বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছর্টি লইয়া এখানে আসিবে।"

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

25243

# পোস্ট্যাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপরে গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নৃতন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে-রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদ্রের একটি পানাপর্কুর এবং তাহার চারিপাড়ে জণ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফ্রসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উম্পত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনোকখনো দ্টো-একটা কবিতা লিখিতে চেণ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব বাক্ত করিয়াছেন যে, সমস্তদিন তর্পল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো স্থে কাটিয়া যায়—িকন্তু অন্তর্থামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনোদেত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালকা আকাশের মেঘকে দ্ভিপথ হইতে রুম্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদুসন্তানটি প্রনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোশ্টমাশ্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধ্ম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দ্রে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জর্ভিয়া দিত—যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বাসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হংকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জরালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন 'রতন'। রতন দ্বারে বাসয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকে ঘরে আসিত না—বলিত, "কী গা বারু, কেন ডাকছ।"

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে—হে'শেলের—

পোস্টমাস্টার। তাের হে°শেলের কাজ পরে হবে এখন—একবার ামানটা সেজে দে তাে।

অনতিবিলন্দেব দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফু দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আছ্যা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?" সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশী ভালোবাসিত, বাপকে অলপ অলপ মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারি মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অভ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বিসয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল—বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল—অনেক গুরুত্র ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশী উদয় হইত। এইর্প কথাপ্রসঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশী রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উন্নুন ধরাইয়া খানক্রেক রুটি সেকিয়া আনিত—তাহাতেই উভয়ের রায়ের আহার চলিয়া যাইত।

এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চেটিকর উপর বিসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বিসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বিলয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বিলয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি, তাহার ক্ষুদ্র হদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাম্পেনিক মূতিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘম্ন্ত দ্বিপ্রহরে ঈষং-তগত স্কলেমল বাতাস দিতেছিল, রোদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাথি তাহার একটা একটানা স্করের নালিশ সম্পত দ্পর্বেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত কর্ণ্ণবরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃণ্টিধোত মস্ণ চিক্কণ তর্পক্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগনাবাশ্যি রোদ্রশ্র সত্পাকার মেঘ্নতর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হদয়ের সহিত একান্তসংলা্ন একটি স্নেহ্প্রভাল মানবম্তি। ক্লমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন তর্ছায়ানিমণ্ন মধ্যান্তের পল্লবমর্মবের অর্থও কতকটা ওইর্প। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যান্তে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইর্প একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোশ্টমাশ্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন 'রতন'। রতন তথন পেরারাতলার পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেরারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠশ্বর শ্নিয়া অবিলন্দে ছ্বিটয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাব্ব, ডাকছ?" পোশ্টমাশ্টার বলিলেন, "তোকে আমি একট্ব একট্ব করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমশ্ত দ্বপ্রবেলা তাহাকে লইয়া 'শ্বরে অ' 'শ্বরে আ' করিলেন। এবং এইর্পেঃ অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহনিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ—নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খ্ব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বিসয়া ছিল, কিন্তু অন্যুদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শ্বনিতে না পাইয়া আপনি খ্বিগপর্থি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শ্বইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে প্রনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শ্বনিল 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাব্ব, ঘ্রমাছলে?" পোস্টমাস্টার কাতরুদ্বরে বলিলেন, "শ্রীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না—দেখু তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতানত নিঃসপ্প প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একট্বখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তণত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমলা হন্তের স্পার্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগবন্দায় ন্দেহমন্ত্রী নারীর্পে জননী ও দিদি পাশে বাসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মৃহ্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিষরে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাধিয়া দিল. এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাব্র, একট্রখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশ্য্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন—
মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে।
স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তংক্ষণাং কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি
হইবার জন্য দ্রখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন ন্বাবের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববং আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে-মাঝে উ'কি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শ্রুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা ন্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার প্রানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশ্রুকা ছিল। অবশেষে স্বতাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উন্বেলিতহৃদ্যে রতন গ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাব্র, আমাকে ডাকছিলে?"

পোস্টমাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।" রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাব্। পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি। রতন। আবার কবে আসবে। পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর-কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বিলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জার হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জর্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া ব্তির জল পড়িতে লাগিল।

কিছ্মুক্ষণ পরে রতন আন্তে আন্তে উঠিয়া রাল্লাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে-মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাব্ব, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে খাবে?"

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে ব্রুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্তরান্ত্রি স্বশ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্রনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন্ তিনি মাদ্রা করিবেন সে-কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাক্তকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গ্রে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মনুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় বে-লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছনু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যুক্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র ৯দয় হইতে উত্থিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহদয় কে ব্রিবে। রতন অনেক্দিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছনুসিতহাদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

পোস্টমাস্টার রতনের এর্প ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

ন্তন পোদ্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমসত চার্জ ব্ঝাইয়া দিয়া প্রাতন পোদ্টমাস্টার গমনোশ্ম হইলেন। ঘাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনো কিছ্ব দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছ্ব দিয়ে গেল্ম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।"

কিছ্ম পথখনতা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধ্বলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাব্ম, তোমার দ্বটি পায়ে পড়ি, তোমার দ্বটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছ্ম দিতে হবে না; তোমার দ্বটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছ্ম ভাবতে হবে না"—বিলয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্ট্মাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কাপেটের ব্যাগ ঝ্লাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেণ্টরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নোকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্র্রাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার কর্ণ মুখছেবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতানত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ফ্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সন্ধ্যে করিয়া লইয়া আসি'—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীক্লের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। প্রথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আপিস গ্রহের চারিদিকে কেবল অশ্রহজলে ভাসিয়া ঘ্ররিয়া ঘ্ররিয়া বেডাইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাব, যদি ফিরিয়া আসে—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছ্বতেই দ্রে যাইতে পারিতেছিল না। হায় ব্বিশ্বহীন মানবহদয়। আিছত কিছ্বতেই ঘোচে না, য্বিভশান্তের বিধান বহ্ববিলন্তের মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথায় আশাকে দ্বই বাহ্বপাশে বাঁধিয়া ব্বকর ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হদয়ের রক্ত শ্বিষয়া সে পলায়ন করে, তথন চেতনা হয় এবং শ্বিতীয় প্রাক্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

25243

# গিন্নি

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দ্বই-তিন শ্রেণী নিচে আমাদের পশ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাঁহার গোঁফদাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হ্রস্ব। তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শ্বকাইয়া যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই। আমাদের প্রিণ্ডতমহাশয়ের দুই একত্রে ছিল। এদিকে কিল চড় চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলাব্ণিটর মতো অজস্র বর্ষিত হইত, ওদিকে তীর বাক্যজ্বালায় প্রাণ্বাহির হইয়া যাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, প্রাকালের মতো গ্রের্শিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই; ছারেরা গ্রের্কে আর দেবতার মতো ভক্তি করে না; এই বালয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে স্বেগে নিক্ষেপ করিতেন; এবং মাঝে-মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের র্পান্তর বালয়া কাহারো শ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষর্দ্র বাঙালীম্তি কি ধরা প্রেন।

যাহা হউক, আমাদের স্কুলের এই তৃতীয়শ্রেণী দ্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বর্ণ অথবা কার্তিক বলিয়া কাহারো দ্রম হইত না; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁহার নাম যম; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই, আমরা মনে-মনে কামনা করিতাম, উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ ব্ঝা গিয়াছিল, নরদেবতার মতো বালাই আর নাই। স্বরলোক-বাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফ্ল পাড়িয়া দিলে খ্না হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চান অনেক বেশি, এবং আমাদের তিলমাত্র ত্র্টি হইলে চক্ষ্বদ্রটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছুতেই দেবতার মতো দেখিতে হয় না।

বালকদের পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথপণিডতের একটি অন্দ্র ছিল, সোট শর্নাতে যংসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদার্ণ। তিনি ছেলেদের ন্তননামকরণ করিতেন। নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ বই আর কিছুই নয় কিন্তু সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশী ভালোবাসে: নিজের নাম রাষ্ট্র

করিবার জন্য লোকে কী কণ্টই না স্বীকার করে, এমন কি, নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কৃণ্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর স্থানে আঘাত করা হয়। এমন কি, যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নালনীকাশ্ত বাললে তাহার অসহা বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওয়া যায়, মান্ত্র বস্তুর চেয়ে অবস্তুকে বেশী ম্ল্যবান জ্ঞান করে, সোনার চেয়ে বানি, প্রাণের চেয়ে মান এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে।

মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তানিহিত নিগ্ন । নিয়মবশত পণ্ডিতমহাশয় যথন শশীশেখরকে ভেটকি নাম দিলেন তখন সে নির্রতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষত উক্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হইতেছে জানিয়া তাহার মর্মায়ল্যা আরো দ্বিগ্ন বাড়িয়া উঠিল, অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বাসয়া থাকিতে হইল।

আশ্বর নাম ছিল গিল্লি, কিন্তু তাহার সঙ্গে একট্র ইতিহাস জড়িত আছে।

আশ্ব ক্লাসের মধ্যে নিতালত বেচারা ভালোমান্য ছিল। কাহাকেও কিছ্ব বিলত না, বড়ো লাজ্বক; বোধহয় বয়সে সকলের চেয়ে ছোটো, সকল কথাতেই কেবল মৃদ্ব মৃদ্ব হাসিত; বেশ পড়া করিত; স্কুলের অনেক ছেলেই তাহার সঙ্গে ভাব করিবার জন্য উন্মন্থ ছিল কিন্তু সে কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, এবং ছ্বটি হইবামান্তই মুহুত বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত।

পর্যপ্টে গ্রিটকতক মিণ্টাল্ল এবং ছোটো কাঁসার ঘটিতে জল লইরা একটার সময় বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশ্ব সেজন্য বড়ো অপ্রতিভ; দাসীটা কোনোমতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচে। সে-যে স্কুলের ছাত্রের অতিরিন্ত আর-কিছ্ব, এটা সে স্কুলের ছেলেদের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড়ো অনিচ্ছব্ন। সে-যে বাড়ির কেহ, সে-যে বাপমায়ের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারি একটা গোপন কথা, এটা সংগীদের কাছে কোনোমতে প্রকাশ না হয়, এই তাহার একাশ্ত চেণ্টা।

পড়াশনা সম্বন্ধে তাহার আর-কোনো ব্রুটি ছিল না, কেবল এক-একদিন ক্লাসে আসিতে বিলম্ব হইত এবং শিবনাথপণিডত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেসে কোনো সদন্তর দিতে পারিত না। সেজন্য মাঝে-মাঝে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। পশ্ডিত তাহাকে হাঁট্রর উপর হাত দিয়া পিঠ নিচু করিয়া দালানের সিণ্ডির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন; চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লাজ্জাকাতর হতভাগ্য বালককে এইর্প অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহণের ছাটি ছিল। তাহার পর্রাদন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পশিত্তমহাশয় স্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি শেলট ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থালির মধ্যে পড়িবার বইগালি জড়াইয়া লইয়া অন্যাদনের চেয়ে সংকুচিতভাবে আশা ক্লাসে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথপণিডত শহুকহাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই-যে গিল্লি আসছে।" তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছুটির পূর্বে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, "শোন্ তোরা সব শোন্।"

প্থিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণশক্তি সবলে বালককে নিচের দিকে টানিতে লাগিল; কিন্তু ক্ষ্দুদ্র আশ্ সেই বেণ্ডির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা ঝ্লাইয়া ক্লাসের সকল বালকের লক্ষ্যুম্থল হইয়া বিসয়া রহিল। এতদিনে আশ্বর অনেক বয়স হইয়া থাকিবে এবং তাহার জীবনে অনেক গ্রেব্তর স্থদ৻ঃখ-লজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালকহদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষ্ম এবং দ্বই কথায় শেষ হইয়া যায়।

আশ্র একটি ছোটো বোন আছে; তাহার সমবয়স্ক স্থিগনী কিংবা ভগিনী আর-কেহ নাই, সতুরাং আশ্রুর সংগেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশ্বদের বাড়ির গাড়িবারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খ্ব বৃত্তি হইতেছিল। জবতা হাতে করিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া যে দ্বটারিজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল, তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে, সেই বৃত্তিপতনের শব্দে, সেই সমস্তদিন ছব্টিতে, গাড়িবারান্দার সির্ভিতে বসিয়া আশ্ব তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পর্তুলের বিয়ে। তাহারি আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে ব্যন্ত হইয়া আশ্ব তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তক' উঠিল, কাহাকে প্ররোহিত করা যায়। বালিকা চট করিয়া ছ্র্টিয়া একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি আমাদের প্রেত্ঠাকুর হবে?"

আশ্ব পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনার্থপশ্চিত ভিজা ছাতা ম্বড়িয়া অর্ধসিম্ভ অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন; পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাঁহাকে প্রতুলের পোরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পশ্ডিতমশায়কে দেখিয়াই আশ্ব তাহার খেলা এবং ভাগিনী সমস্ত ফেলিয়া একদোড়ে গ্রহের মধ্যে অন্তহিত হইল। তাহার ছব্টির দিন সম্প্রণ মাটি হইয়া গেল।

পর্নিন শিবনাথপণিডত যখন শুক্ক উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকা-স্বর্পে উল্লেখ করিয়া সাধারণসমক্ষে আশ্বর 'গিল্লি' নামকরণ করিলেন, তখন প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদ্বভাবে হাসিয়া থাকে তেমন করিয়া হাসিয়া চারিদিকের কোতুকহাস্যে ঈষং যোগ দিতে চেণ্টা করিল; এমনসময় একটা ঘণ্টা বাজিল, অন্য-সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল, এবং শালপাতায় দ্ব্টি মিণ্টাল্ল ও ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁডাইল।

তখন হাসিতে হাসিতে তাহার মুখকান টকটকৈ লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বসিত অগ্রুজল আর কিছ্বতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথপণিডত বিশ্রামগ্রে জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতে লাগিলেন—ছেলেরা পরমাহ্যাদে আশ্বকে ঘিরিয়া 'গিয়ি গিয়ি' করিয়া চীংকার করিতে লাগিল। সেই ছুটির দিনের ছোটোবোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক শ্রম বিলয়া আশ্বর কাছে বোধ হইতে লাগিল, প্থিবীর লোক কোনোকালেও যে সেদিনের কথা ভূলিয়া যাইবে, এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

# রামকানাইয়ের নিরুদ্ধিতা

যাহারা বলে গ্রেচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপ্রে বিসয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দ্বক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গ্রিণী তখন এক পায়ের উপর বিসরা দ্বিতীয় পায়ের হাঁট্ব চিব্বক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তে°তুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়ি-মাছের ঝালচচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল, তখন স্ত্পাকৃতি চবিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অমপাত্রটি ফেলিয়া গশ্ভীরম্থে কহিলেন, "দ্বটো পান্তাভাত-যে ম্থে দেব, তারো সময় পাওয়া যায় না।"

এদিকে ডান্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পাশ্বের্ব বিসয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজকলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্ম পদ্মী শ্রীমতী বরদাস্ক্রনীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন— কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না । তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমার প্রুত্ত নবন্দ্রীপ অপ্রেক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগয় ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবন্দ্রীপের মা নবন্দ্রীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই— এবং সকলে–সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিচ্ছল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নিজীব হস্তে যাহা সই করিলেন, তাহা কতকগুলো কম্পিত বক্তরেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পাশ্তাভাত খাইয়া যখন দ্বী আসিলেন তখন গ্রন্তরণের বাক্রোধ হইয়াছে দেখিয়া দ্বী কাঁদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বণ্ডিত হইয়াছে তাহারা বলিল 'মায়াকাল্লা'। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের ব্তান্ত শ্রনিয়া নবন্বীপের মা ছ্র্টিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল— বলিল, "মরণকালে ব্রন্ধিনাশ হয়। এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে—"

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রন্থা করিতেন— এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে— কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছর্টিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজোবউ, তোমার তো ব্যন্থিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন। দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম. তোমার যা-কিছ্ব বন্ধব্য আছে, অবসরমতো আমাকে বলিয়ো. এখন ঠিক সময় নয়।"

নবন্দবীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবন্দ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, "দেখিব মুখান্দি কে করে— এবং শ্রাম্থশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবন্দ্বীপ নয়।" গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিত্থিত ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্লিশ্চান বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত, "রাম, আমি যদি ক্রিন্টান হই তো গোমাংস খাই।" জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমতো ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিরোধের পথ ছিল না। নবন্দ্রীপ একটা সান্দ্রনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক স্থিবধা আছে।

রামকানাই বরদাস্করীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকে সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিন্দর্কে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।"

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুইচারিজন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে-মধ্যে দুইচারিটা ন্তন শব্দ যোজনাপ্র্ব শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দ্রে করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখণ্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ভংগ হইয়া গেল এবং ভাবেরও প্রাপর ষোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নালিখিত-মতো অসংলগ্ন আকার ধারণ করিল।—

"ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো, লেখাটা কার। তোমার বৃথি? ওগো, তেমন যত্ন ক'রে আমাকে আর কে দেখবে. আমার দিকে কে মৃখ তুলে চাইবে গো।— তোরা একট্রুকু থাম, মেলা চে'চাস নে, কথাটা শ্রনতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেলর্ম না গো— আমি কেন বে'চে রইল্ম।" রামকানাই মনে-মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে আমাদের কপালের দোষ।"

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবন্দ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গাঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নির্পায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন,— অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।"

নবন্বীপের মা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, তুমি বড়ো ভালো মান্য, তুমি কিছ্ব বোঝ না; দাদা বললেন 'লেখো', ভাই অর্মান লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সময়কালে ওই কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন্ পোড়ারম্খী ডাইনীকে ঘরে আনবে— আর আমার সোনার-চাঁদ নবন্দ্বীপকে পাথারে ভাসাবে। কিন্তু সেজন্যে ভেবো না, আমি শিগ্যির মরছি নে।"

এইর্পে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচারের আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরেত্তর অধিকতর অসহিষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন, যদি এইসকল উৎকট কাল্পনিক আশঙকা নিবারণ-উদ্দেশে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন, তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন তিনি সোনার নবন্দ্বীপকে বিষয় হইতে বিপত করিয়া তাঁহার ভাবী ন্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বিসয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবন্বীপ তাহার ব্যান্থিমান বন্ধ্যদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বালল, "কোনো ভাবনা নাই। এ-বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে পথানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভশ্চুল হইয়া যাইবে।" নবন্বীপের বাবার ব্লিখস্লিখর প্রতি নবন্বীপের মার কিছ্মান্ত শ্রুম্থা ছিল না; স্তরাং কথাটা তাঁরো য্লিগুর্ভ মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছ্লিদনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অলপদিনের মধ্যেই বরদাস্করী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইলজালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে-উইলখানি বাহির করিয়াছে, তাহার নামসহি দেখিলে গ্রুক্রণের হসতাক্ষর স্পন্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাস্করীর পক্ষে নবন্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কারো ব্রঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল, সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষ্য জুটাইব।"

ব্যাপারটা ষখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল, তখন নক্বীপের মা নক্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথা-সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন কি, কিঞিং রসালাপ করিবারও চেণ্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, "গোলাম হাজির, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।"

গহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নেও নেও, আর রঙ্গ করতে হবে না। এতদিন ছনতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন, একদিনের তরে তো মনে পড়ে নি।" ইতাদি।

এইর্পে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন,— অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পেণিছিল—নবন্বীপের মা প্রব্রেষর ভালোবাসার সহিত ম্বসলমানের ম্বর্গি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন। নবন্বীপের বাপ বলিলেন, 'রমণীর মুখে মধ্ব, হদয়ে ক্ষ্বা,—র্যাদও এই মৌখিক মধ্বরতার পরিচয় নবন্বীপের বাপ করে পাইলেন, বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক হইরা যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেণ্টা করিতেছেন, তখন নবন্দবীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বালিলেন, "হাড়জনালানী ডাকিনী কেবল-যে বাছা নবন্দবীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বণিওত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।"

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমুদ্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষ্বিপর হইয়া গেল। উচ্চৈঃদ্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোরা একি সর্বনাশ করিয়াছিস।" গৃহিণী ক্রমে নিজম্বিত ধারণ করিয়া বলিলেন, "কেন, এতে নবন্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেডে দেবে!"

কোথা হইতে এক চক্ষরখাদিকা, ভর্তার পরমায়্রহন্ত্রী, অন্টকুষ্ঠীর পরেী উড়িয়া আসিয়া জর্ড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সংকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সনতান সহা করিতে পারে। যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রস্বাদে কোনো-এক ম্ট্রমতি জ্যেষ্ঠ-তাতের ব্রন্থিত্রম হইয়া থাকে, তবে স্বর্ণময় ভ্রাতুষ্পর্ত্র সে-ভ্রম নিজহদেত সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়।

হতবৃদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী প্রে উভয়ে মিলিয়া

কখনো-বা তর্জনগর্জন কখনো-বা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বাসিয়া রহিলেন— আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত, দপ্যা করিলেন না।

এইর্পে দুই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকন্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবন্দ্বীপ বরদাস্কুদরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমিন বন্দ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবন্দ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাস্কুদরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পডিল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শৃক্ষওষ্ঠ শৃক্ষরসনা বৃদ্ধ কন্পিত শীর্ণ অণ্ণার্লি দিয়া সাক্ষ্যান্তের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিয়ো সাবধানে অতি ধীর বক্তগতিতে প্রসংগের নিকটবতী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বগীর গ্রন্থর চরণ চক্রবতী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাস্কুলরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে-উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবন্বীপচন্দ্র যে-উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মুছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকোতুকে পাশ্ববিত্য আটিনিকে বলিলেন, "বাই জোভ। লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিল ম।"

মামাতো ভাই ছর্টিয়া গিয়া দিদিকে বলিল, "বর্ড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল,— আমার সাক্ষো মকন্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন, "বটে? লোক কে চিনতে পারে। আমি ব্র্ডোকে ভালো বলে জানতুম।"

কারাবর্দ্ধ নবদ্বীপের বৃদ্ধিমান বন্ধ্রা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফোলিয়াছে; সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বৃভা বৃদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আসত নির্বোধ সমসত শহর খ্রিজলে মিলে না।

গ্হে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার-জনুর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী নবন্দ্বীপের অনাবশ্যক বাপ প্রথিবী হইতে অপসূত হইয়া গেল; আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, "আর কিছ্মিন প্রেব্ গেলেই ভালো হইত"—কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

## वावधान

সম্পর্ক মিলাইরা দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশ্র্মালী উভরে মামাতো পিসতুতো ভাই; সেও অনেক হিসাব করিরা দেখিলে তবে মেলে। কিন্তু ইহাদের দ্বই পরিবার বহুকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এইজন্য ইহাদের সম্পর্ক নিতান্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বন্মালী হিমাংশ্র চেয়ে অনেক বড়ো। হিমাংশ্র যখন দনত এবং বাক্যস্ফ্রিত হয় নাই, তখন বন্মালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কায়া থামাইয়াছে, ঘ্ম পাড়াইয়াছে এবং শিশ্র মনোরঞ্জন করিবার জন্য পরিণতবর্দ্ধ বয়স্ক লোকদিগকে সবেগে শিরশ্চালন, তারস্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে-সকল বয়সান্চিত চাপল্য এবং উৎকট উদ্যম প্রকাশ করিতে হয়, বন্মালী তাহাও করিতে হয়ট করে নাই।

বনমালী লেখাপড়া বড়ো-একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের শর্খ ছিল এবং এই দ্রসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল। ইহাকে খুব একটি দ্বর্লভ দ্বমূল্য লতার মতো বনমালী হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসিপ্তন করিয়া পালন করিতেছিল এবং সে যখন তাহার সমস্ত অন্তরবাহিরকে আছেল করিয়া লতাইয়া উঠিতে লাগিল, তখন বনমালী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

এমন সচরাচর দেখা যায় না কিন্তু এক-একটি স্বভাব আছে যে, একটি ছোটো খেয়াল কিংবা একটি ছোটো শিশ্ব কিংবা একটি অকৃতজ্ঞ বন্ধ্ব নিকটে অতি সহজে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করে; এই বিপ্লুল প্থিবীতে একটিমাত্র ছোটো স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তারপরে হয়তো সামান্য উপস্বত্বে পরম সন্তোষে জীবন কাটাইয়া দেয় কিংবা সহসা একদিন প্রভাতে সমস্ত ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া কাঙাল হইয়া পথে গিয়া দাঁড়ায়।

হিমাংশ্বর বয়স যখন আর-একট্ব বাড়িল, তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিদ্তর তারতমাসত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধ্বজের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন ছোটোবড়ো কিছ্ম ছিল না।

এইর্প হইবার একট্ কারণও ছিল। হিমাংশ্ লেখাপড়া করিত এবং স্বভাবতই তাহার জ্ঞানস্পূহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বই পাইলেই পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক বাজে বই পড়া হইয়াছিল বটে কিন্তু যেমন করিয়াই হউক চারিদিকেই তাহার মনের একটি পরিণতিসাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ একট্ শ্রন্ধার সহিত তাহার কথা শ্রনিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোটোবড়ো সকল কথার আলোচনা করিত, কোনো বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না। হদয়ের সর্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মান্য করা গিয়াছে, বয়সকালে যদি সে বর্ন্ধ, জ্ঞান এবং উল্লভ স্বভাবের জন্য শ্রন্ধার অধিকারী হয়, তবে তাহার মতো এমন পরমপ্রয়বস্তু প্থিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের শখও হিমাংশার ছিল। কিন্তু এ-বিষয়ে দাই বন্ধার মধ্যে প্রভেদ ছিল। বনমালীর ছিল হৃদয়ের শখ, হিমাংশার ছিল বান্ধির শখ। প্রথিবীর এই কোমল গাছপালাগন্লি, এই অচেতন জীবনরাশি, যাহারা যত্নের কোনো লালসা রাখে না অথচ যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগন্লির মতো বাড়িয়া ওঠে, যাহারা মান্বের শিশন্র চেয়েও শিশন্, তাহাদিগকে স্যত্নে মান্ব করিয়া তুলিবার জন্য বনমালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশন্র গাছপালার প্রতি একটি কোত্হলদ্ভিট ছিল্। অঙ্কুর গজাইয়া উঠে, কিশলয় দেখা দের, কুণ্ড়ি ধরে, ফ্লে ফুটিয়া উঠে, ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজবপন, কলম করা, সার দেওয়া, চানকা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশ্বর মাথায় বিবিধ পরামশের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যনত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যানখণ্ডট্বকু লইয়া আকৃতি প্রকৃতির যত প্রকার সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব, তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

দ্বারের সন্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাঁধানো বেদির মতো ছিল। চারটে বাজিলেই একটি পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফোলয়া, গ্রুড়গর্নড় লইয়া, বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বিসত। কোনো বন্ধ্বনান্ধ্ব নাই, হাতে একখানি বই কিংবা খবরের কাগজ নাই। বিসয়া বিসয়া তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখনো-বা দক্ষিণে কখনো বামে দ্ফিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গ্রুড়গর্নিড়র বাষ্পকুষ্টলীর মতো ধীরে ধীরে অত্যন্ত লঘ্লাবে উড়িয়া যাইত, ভাঙিয়া যাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোনো চিচ্ছ রাখিত না।

অবশেষে যখন হিমাংশ, স্কুল হইতে ফিরিয়া, জল খাইয়া হাতম,খ ধ্ইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গড়েগ,ড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনি তাহার আগ্রহ দেখিয়া ব্বা যাইত, এতক্ষণ ধৈর্যসহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আদিলে দুইজনে বেণ্ডের উপর বিসত,— দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মারিত করিয়া বহিয়া যাইত; কোনোদিন-বা বাতাস বহিত না, গাছপালাগনলি ছবির মতো স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগ্রলি জর্বলিতে থাকিত।

হিমাংশ্ব কথা কহিত, বনমালী চুপ করিয়া শ্বনিত। যাহা ব্বিত না, তাহাও তাহার ভালো লাগিত; যে-সকল কথা আর-কাহারো নিকট হইতে অত্যত বিরক্তিনক লাগিতে পারিত, সেই কথাই হিমাংশ্বে ম্বে বড়ো কোডুকের মনে হইত। এমন শ্রুদ্ধাবান বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া হিমাংশ্বে বস্কৃতাশক্তি স্মৃতিশক্তি কল্পনা-শক্তির সবিশেষ পরিকৃতি লাভ হইত। সে কতক-বা পড়িয়া বলিত, কতক-বা ভাবিয়া বলিত, কতক-বা উপস্থিতমতো তাহার মাথায় জোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহায়তায় জ্ঞানের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত, অনেক বৈঠিক কথাও বলিত, কিন্তু বনমালী গদ্ভীরভাবে শ্রনিত, মাঝে-মাঝে দ্বটো-একটা কথা বলিত, হিমাংশ্ব তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা ব্বাইত তাহাই ব্রিত, এবং তাহার পরিদন ছায়ায় বিসয়া গ্রুণ্ম্ভি টানিতে টানিতে সেই-সকল কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্কায়ের সহিত চিন্তা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশ্বদের বাড়ির মাঝখানে জল যাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিন্বের গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেন্টা করে এবং হিমাংশ্বদের চাকর তাহা নিবারণ করে এবং উভয় পক্ষে

ষে-গালাগালি বর্ষিত হয়, তাহাতে যদি কিছ্মাত্র বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশ্বমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দ্বই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকিল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগর্বি মহারথী ছিল, সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্দীর্ঘ বাক্ষ্ম্ম আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল, ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রে জিত হইল; প্রমাণ হইয়া গেল, নালা তাহারি এবং পাতিনেব,তে আর-কাহারো কোনো অধিকার নাই। আপিল হইল কিল্তু নালা এবং পাতিনেব, হরচন্দেরই রহিল।

যতদিন মকদ্দমা চলিতেছিল, দৃই ভাইয়ের বন্ধ্বিত্বে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমন কি, পাছে বিবাদের ছায়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, এই আশুঙ্কায় কাতর হইয়া বনমালী দ্বিগ্র্ণ ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশ্বকে হৃদয়ের কাছে আবন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, এবং হিমাংশ্বও লেশমাত্র বিম্বখভাব প্রকাশ করিত না।

যেদিন আদালতে হরচল্দ্রের জিত হইল, সেদিন বাড়িতে বিশেষত অন্তঃপ্রের পরম উল্লাস পড়িয়া গেল, কেবল বনমালীর চক্ষে ঘ্রম রহিল না। তাহার পরিদিন অপরাহে সে এমন ম্লানমুখে সেই বাগানের বেদিতে গিয়া বসিল, যেন প্থিবীতে আর-কাহারো কিছু হয় নাই, কেবল তাহারি একটা মুম্ত হার হইয়া গেছে।

সেদিন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু হিমাংশ্ব আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশ্বদের বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলে। খোলা জানলার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, আলনার উপরে হিমাংশ্ব স্কুলের ছাড়াকাপড় ঝ্লিতেছে; অনেকগ্বলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল—হিমাংশ্ব বাড়িতে আছে। গ্রুড়গ্বড়ির নল ফেলিয়া দিয়া বিষধ্ব- ম্থে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশ্ব বাগানে আসিল না।

সন্ধ্যার আলো জর্বলিলে বনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশরে বাড়িতে গেল। গোকুলচন্দ্র ন্বারের কাছে বিসয়া তপ্ত দেহে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কে ও।"

বনমালী চমকিয়া উঠিল। যেন সে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে। কম্পিতকন্ঠে বলিল, "মামা, আমি।"

মামা বলিলেন, "কাহাকে খ্রন্জিতে আসিয়াছ। বাড়িতে কেহ নাই।" বনমালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল, দেখিল হিমাংশ্বদের বাড়ির জানলাগ্রলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল; দরজার ফাঁক দিয়া যে-দীপালোকরেখা দেখা যাইতেছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে অনেকগ্রলি নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে বনমালীর মনে হইল, হিমাংশ্বদের বাড়ির সম্বায় শ্বার তাহারি নিকট রুশ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবার তাহার পর্রদিন বাগানে আসিয়া বসিল, মনে করিল, আজ হয়তো আসিতেও পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত, সে-ষে একদিনও আসিবে না, এ-কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখনো মনে করে নাই, এ বন্ধন কিছুতেই ছি'ড়িবে; এমন নিশ্চিশ্তমনে থাকিত যে, জীবনের সমস্ত সূথ-দুঃখ কখন সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। আজ সহসা জানিল সেই বন্ধন ছি'ড়িয়াছে, কিন্তু একমুহুতে-যে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত, যদি দৈবক্রমে আসে। কিন্তু এমনি দ্ভাগ্য,

যাহা নিয়মক্রমে প্রতাহ ঘটিত, তাহা দৈবক্রমেও একদিন ঘটিল না।

রবিবারদিনে ভাবিল, প্রিনিয়মমতো আজো হিমাংশ্ব সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবে। ঠিক-যে বিশ্বাস করিল তাহা নয় কিন্তু তব্ব আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল, সে আসিল না।

তথন বনমালী বলিল, 'তবে আহার করিয়া আসিবে।' আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল, 'আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙিলেই আসিবে।' ঘুম কথন্ ভাঙিল জানি না, কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল, রাগ্রি আসিল, হিমাংশন্দের দ্বার একে একে রন্ধ্র হইল, আলোগনলি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবার পর্যক্ত সপতাহের সাতটা দিনই যখন দ্রেদ্টে তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আশাকে আগ্রয় দিবার জন্য যখন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশ্বদের র্ব্ধণবার অট্যালিকার দিকে তাহার অগ্রস্ণ্র দ্বিট কাতর চক্ষ্ব বড়ো-একটা মম্ভেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আত্স্বিরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল, 'দয়াময়!'

> 4% 4 3

# তারাপ্রসন্নের কীর্তি

লেখকজাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসন্ন কিছু লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাঁহার দুডিশান্তি ক্ষীণ, পিঠ একটু কুজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অলপ। লোকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না. এইজন্য গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।

লোকেও তাঁহাকে একটা উজব্ক রকমের মনে করিত এবং লোকেরো দোষ দেওয়া যায় না। মনে করো, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছবুসিত কপ্টে তারাপ্রসল্লকে বলিলেন, "মহাশয়ের সহিত সাক্ষাং হয়ে যে কী পর্যন্ত আনন্দ লাভ করা গেল, তা একম্থে বলতে পারি নে"—তারাপ্রসল্ল নির্ত্তর হইয়া নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগপ্রক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাং সেনীরবার অর্থ এইর্প মনে হয়, 'তা, তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খ্র সম্ভব বটে, কিন্তু আমার-যে আনন্দ হয়েছে, এমন মিথ্যা কথাটা কী করে মুখে উচ্চারণ করব তাই ভাবছি।'

মধ্যাহ্রভাজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষণতি গৃহস্বামী যথন সায়াহের প্রাক্তালে পরিবেষণ করিতে আরুভ করেন এবং মধ্যে-মধ্যে বিনীত কার্কৃতিসহকারে ভোজাসমায়ীর অকিন্তিংকরত্ব সম্বন্ধে তারাপ্রসল্লকে সন্বোধনপূর্বক বলিতে থাকেন, "এ কিছুই না। অতি যংসামান্য। দরিদ্রের খ্দকুণ্ডা, বিদ্বরের আয়োজন। মহাশয়কে কেবলি কণ্ট দেওয়া"—তারাপ্রসল্ল চুপ করিয়া থাকেন, যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে-মধ্যে এমনো হয়, কোনো স্শীল ব্যক্তি যথন তারাপ্রসন্নকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার মতো অগাধ পাশ্ডিত্য বর্তমানকালে দ্বর্লভ এবং সরুস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগপ্র্বিক তারাপ্রসন্ধের কণ্ঠাগ্রে বাসম্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তথন তারাপ্রসন্ধ তাহার তিলমান্ত প্রতিবাদ করেন না, যেন সত্য-সত্যই সরুস্বতী তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। তারাপ্রসন্ধের এইটে জানা উচিত যে, ম্বের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আর্থানন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসংকোচে অত্যুক্তি করিয়া থাকে—অপর পক্ষ আগাগোড়া সমস্ত কথাটা যদি অস্লানবদনে গ্রহণ করে, তবে বক্তা আপনাকে প্রতারিত জ্ঞান করিয়া বিষম ক্ষ্বেশ্ব হয়। এইর্প্প ম্থলে লোকে নিজের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে দ্বর্গিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসন্দের ভাব অন্যর্প; এমন কি, তাঁহার নিজের স্থা দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। গৃহিণী কথায় কথায় বলেন, "নেও নেও, আমি হার মানল্ম। আমার এখন অন্য কাজ আছে।" বাগ্যান্দেধ স্থাকৈ আত্মান্থে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে, এমন ক্ষমতা এবং এমন সোভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে।

তারাপ্রসঙ্কের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দাক্ষায়ণীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাব্দিক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমতুল্য কেহ নাই এবং সে-কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বালতেও কুণ্ঠিত হইতেন না: শ্বনিয়া তারাপ্রসঙ্ক বলিতেন, "তোমার একটি বই স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবে।" শ্বনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না,—স্বামীর সে-সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তারাপ্রসন্ন যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অন্রোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে-মাঝে স্বামীর লেখা শ্নিনতেন, যতই না ব্নিতেন ততই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চন্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শ্নিনয়াছেন। সে-সমস্তই জলের মতো ব্ঝা যায়, নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে ব্লিঝতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মতো এমন সম্পূর্ণ দ্বর্বোধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপ্রেব্দেখেন নাই।

তিনি মনে-মনে কল্পনা করিতেন, এই বই যখন ছাপানো হইবে এবং কেহ এক অক্ষর ব্যবিতে পারিবে না, তখন দেশস্ব্দ লোক বিষ্ময়ে কির্প অভিভূত হইয়া যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বলিতেন, "এ-সব লেখা ছাপাও।"

স্বামী বলিতেন, "বই ছাপানো সম্বশ্ধে ভগবান মন, স্বয়ং বলে গেছেন. প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

তারাপ্রসঙ্গের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন সেটা

গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এইজন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য দ্বা মনে করিতেন। যে-স্বামী কথায় কথায় এমন-সকল দ্বর্হ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার দ্বার গর্ভে কন্যা বই আর সন্তান হয় না, দ্বারি পক্ষে এমন অপট্রতার পরিচয় আর কী দিব।

প্রথম কন্যাটি যথন পিতার বক্ষের কাছ পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তথন তারা-প্রসমের নিশ্চিন্তভাব ঘ্রিচয়া গেল। তথন তাঁহার স্মরণ হইল, একে একে চারিটি কন্যারই বিবাহ দিতে হইবে, এবং সেজন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গ্রিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্তমন্থে বলিলেন, "তুমি যদি একবার একট্খানি মন দাও, তাহা হইলে ভাবনা কিছ্ই নাই।"

তারাপ্রসন্ন কিণ্ডিং ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সত্য নাকি। আচ্ছা, বলো দেখি কী করিতে হইবে।"

দাক্ষায়ণী সংশয়শ্ন্য নির্কাবিংনভাবে বলিলেন, "কলিকাতায় চলো, তোমার বইগ্লো ছাপাও, পাঁচজন লোকে তোমাকে জান্ক,—তার পরে দেখো দেখি, টাকা আপনি আসে কিনা।"

স্ত্রীর আশ্বাসে তারাপ্রসন্নও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন এবং মনে প্রত্যের হইল, তিনি ইস্তক-নাগাদ বসিয়া বসিয়া যত লিখিয়াছেন তাহাতে পাড়াসঃস্থ লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নির্পায় নিঃসহায় স্যত্নপালিত স্বামীটিকে কিছ্বতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসারের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অনভিজ্ঞ স্বামীও অপরিচিত বিদেশে স্ত্রীকন্যা সংগ্রে করিয়া লাইয়া যাইতে অত্যন্ত ভীত ও অসম্মত। অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য-অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাদ্বলিতাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তারাপ্রসন্ন তাঁহার চতুর সঙ্গীর সাহায্যে 'বেদান্ত-প্রভাকর' প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যে-টাকা-ক'টি পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্রয়ের জন্য বহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোটো বড়ো সমস্ত সম্পাদকের নিকট 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্ষোগে গ্রহিণীকেও একথানা বই রেজেন্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশঙ্কা ছিল, পাছে ডাকওয়ালারা পথের মধা হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যেদিন ছাপার বইয়ের উপরের পূষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন, সেদিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বসিবার কথা, সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বসিলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওমা. বইটা ওখানে কে ফেলে রেখেছে। অন্নদা. বইটা দাও-না ভাই, তুলে রাখি।" উহাদের মধ্যে অন্নদা পড়িতে জানে। বইটা কুলখিগর উপর তুলিয়া রাখিলেন।

ম্হ্তপরে একটা জিনিস পাড়িতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন,—তারপরে নিজের বড়োমেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শশী, বাবার বই পডতে ইচ্ছে হয়েছে ব্বি ? তানে-নামা, পড়্-না। তাতে লজ্জা কী।" বাবার বহির প্রতি শশীর কিছুমাত আগ্রহ ছিল না।

কিছন্কণ পরেই তাহাকে ভংশনা করিয়া বলিলেন, "ছি মা, বাবার বই অমন করে নন্ট করতে নেই, তোমার কমলাদিদির হাতে দাও, উনি ওই আলমারির মাথায় তলে রাখবেন।"

বহির যদি কিছুমার চেতনা থাকিত, তাহা হইলে সেই এঁকদিনের উৎপীড়নে বেদানেতর প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগজে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিণী যাহা ঠাহরাইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর ব্রঝিতে না পারিয়া দেশস্ব্ধ সমালোচক একেবারে বিহ্নল হইয়া উঠিল। সকলেই একবারে কহিল, "এমন সারবান গ্রন্থ ইতিপ্রের্ব প্রকাশিত হয় নাই।"

যে-সকল সমালোচক রেনল্ড্সের লণ্ডনরহস্যের বাংলা অন্বাদ ছাড়া আর-কোনো বই স্পর্শ করিতে পারে না, তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লিখিল. "দেশের ঝ্রিড় ব্যক্তি নাটকনবেলের পরিবতে যিদ এমন দ্বই-একখানি গ্রন্থ মধ্যে-মধ্যে বাহির হয়. তবে বংগসাহিত্য বাস্তবিকই পাঠ্য হয়।"

যে-ব্যক্তি পর্র্যান্ক্রমে বেদান্তের নাম কথনো শ্বনে নাই সেই কেবল লিখিল. "তারাপ্রসম্বাব্র সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই,—স্থানাভাব-বশত এম্বলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়।" কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি প্রভাইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইব্রেরি ছিল এবং ছিল না, তাহার সম্পাদকগণ মুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রাঙ্কিত পত্রে তারাপ্রসন্মের গ্রন্থ ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল, "আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে।" চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে, তারাপ্রসন্ম ঠিক ব্রন্থিতে পারিলেন না কিন্তু প্রেকিতচিত্তে ঘর হইতে মাস্লুল দিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরিতে 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন।

এইর্প অজস্ত্র স্তুতিবাক্যে তারাপ্রসন্ন যথন অতিমাত্র উৎফর্ল্ল হইরা উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন দাক্ষায়ণীর পঞ্চম সন্তানসম্ভাবনা অতি নিকটবতী হইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সংগে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দোকানদার একবাক্যে বলিল, একখানি বইও বিক্রয় হয় নাই। কেবল এক জায়গায় শ্রনিলেন, মফঃস্বল হইতে কে-একজন তাঁহার এক বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং তাহাকে ভ্যাল,পেবেলে পাঠানোও হইয়াছিল, কিন্তু বই ফেরত আসিয়াছে, কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাস,ল দক্ড দিতে হইয়াছে, সেইজন্য সে বিষম আক্রোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বহি তখনি তাঁহাকে প্রতাপণ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই ব্রুকিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশীল গ্রন্থ সম্বন্ধে ষতই চিন্তা করিলেন, ততই অধিকার উদ্বিশ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে-কয়েকটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, দাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গৃহাভিম্লুথে যাগ্রা করিলেন।

তারাপ্রসম গ্হিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ন্বরের সহিত প্রফল্লতা

প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শহুভ সংবাদের জন্য সহাস্যমন্থে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখানি 'গোড়বাতাবহ' আনিয়া গ্হিণীর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে-মনে সম্পাদকের অক্ষয় ধনপত্র কামনা করিলেন; এবং তাঁহার লেখনীর মুখে মানসিক প্রুজ্গচন্দন-অর্ঘ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবাঁর স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তথন 'নবপ্রভাত' আনিয়া খুনিরা দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্বলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিম্পনের উত্থাপিত করিলেন।

তখন তারাপ্রসম একখণ্ড 'যুগান্তর' বাহির করিলেন। তাহার পর? তাহার পর 'ভারতভাগ্যচক্র'। তাহার পর? তাহার পর 'শ্বভুজাগরণ'। তাহার পর অর্নালোক', তাহার পর 'সংবাদতরঙগভঙ্গ'। তাহার পর—আশা, আগমনী, উচ্ছনাস, প্রত্পমঞ্জরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, অহল্যালাইরেরি-প্রকাশিকা, ললিত সমাচার, কোটাল, বিশ্ববিচারক, লাবণ্যলিতিকা। হাসিতে হাসিতে গ্হিণীর আনন্দাশ্র পড়িতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া আর-একবার স্বামীর কীতিরিম্সিসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেন.—

স্বামী বলিলেন, "এখনো অনেক কাগজ বাকি আছে।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কী বলো।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "এবার কলিকাতায় গিয়া শ্রনিয়া আসিলাম, লাটসাহেবের মেম একখানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেদান্তপ্রভাকরের কোনো উল্লেখ করে নাই।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "আহা, ও-সব কথা নয়—আর কী আনলে বলো-না।" তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "কতকগুলো চিঠি আছে।"

তখন দাক্ষায়ণী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "টাকা কত আনলে।" তারাপ্রসক্ষ বলিলেন, "বিধন্ভূষণের কাছে পাঁচ টাকা হাওলাত করে এনেছি।"

অবশেষে দাক্ষায়ণী যথন সমসত ব্তানত শ্নিলেন, তখন প্থিবীর সাধ্তা সম্বন্ধে তাঁহার সমসত বিশ্বাস বিপর্যসত হইয়া গেল। নিশ্চয় দোকানদারের। তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে এবং বাংলাদেশের সমসত ক্রেতা ষড়যন্ত্র করিয়া দোকানদারদের সক্ষাইয়াছে।

অবশেষে সহসা মনে হইল, যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া প্রামীর সহিত পাঠাইরাছিলেন সেই বিধ্নভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে—এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার বর্নিবতে পারিলেন, ওপাড়ার বিশ্বস্তর চাট্জ্যে তাঁহার প্রামীর পরম শার্ন, নিশ্চয়ই এ-সমস্ত তাঁহারি চরাতে ঘটিয়াছে। তাই বটে, যেদিন তাঁহার প্রামী কলিকাতায় যাত্রা করেন, তাহার দ্বই দিন পরেই বিশ্বস্তরকে বটতলায় দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল—কিন্তু বিশ্বস্তর মাঝে-মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবার্তা কয় না কি, এইজন্য তথন কিছু মনে হয় নাই, এখন সমস্ত জলের মতো বুঝা যাইতেছে।

এদিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দৃভাবিনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থ-সংগ্রহের এই একমাত্র সহজ উপায় নিজ্ফল হইল, তখন আপনার কন্যাপ্রসবের অপরাধ তাঁহাকে চতুর্গণে দণ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বস্ভর, বিধ্ভূষণ অথবা বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না— সমস্তই একলা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল, কেবল যে-মেয়েরা জান্ময়াছে এবং জান্মবে তাহাদিগকেও কিণিও কিণিও অংশ দিলেন। অহোরাত্র মনুহত্তের জন্ম তাঁহার মনে আর শান্তি রহিল না।

আসমপ্রসবকালে দাক্ষারণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল যে, সকলের বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নির্পায় তারাপ্রসন্ন পাগলের মতো হইয়া বিশ্বস্ভরের কাছে গিয়া বলিল, "দাদা, আমার এই খানপণ্ডাশেক বই বাধা রাখিয়া ধদি কিছু টাকা দাও তো আমি শহর হইতে ভালো দাই আনাই।"

বিশ্বশ্ভর বলিল, "ভাই, সেজন্য ভাবনা নাই, টাকা যাহা লাগে আমি দিব, তুমি বই লইয়া যাও।" এই বলিয়া কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিণ্ডিং টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধ্ভূষণ স্বয়ং গিয়া নিজে হইতে পাথেয় দিয়া কলিকাতা হইতে ধাতী আনিল।

দাক্ষারণী কী মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, "যথনি তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে, স্বন্দল্য ঔষধটা খাইতে ভূলিয়ো না। আর, সেই সন্ন্যাসীর মাদ্দলিটা কখনোই খ্লিয়া রাখিয়ো না।" আর এমন ছোটোখাটো সহস্র বিষয়ে স্বামীর দ্দিট হাতে ধরিয়া অজ্গীকার করাইয়া লইলেন। আর বলিলেন, বিধ্ভূষণের উপর কিছ্ই বিশ্বাস নাই, সেই তাঁহার স্বামীর সর্বনাশ করিয়াছে। নতুবা ঔষধ মাদ্দলি এবং মাথার-দিব্য সমেত তাঁহার সমস্ত স্বামীটিকে তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তারপরে মহাদেবের মতো তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে পৃথিবীর নির্মাম কুটিলব্বিশ্ব চক্রান্তকারীদের সম্বশ্বে বারবার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষে চুপিচুপি বলিলেন, "দেখো, আমার যে-মেয়েটি হইবে, সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিয়ো 'বেদান্তপ্রভা', তারপরে তাহাকে শ্বধ্ব প্রভা বলিয়া ডাকিলেই চলিবে।"

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধলা মাথায় লইলেন। মনে-মনে কহিলেন, 'কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবার বোধ হয় সে আপদ ঘ্রাচল।'

ধাত্রী যখন বলিল, "মা, একবার দেখো, মেরেটি কী স্কুলর হয়েছে"—মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, মৃদ্বুস্বরে বলিলেন 'বেদান্তপ্রভা'। তারপরে ইহসংসারে আর-একটি কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না।

25243

# খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

## প্ৰথম পরিকেদ

রাইচরণ যখন বাব্দের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি, লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাব্দের এক-বংসর-বয়স্ক একটি শিশ্বর রক্ষণ ও পালন -কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশ্বটি কালক্সমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া ম্বন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভূত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; স্কুরাং অনুক্লবাব্র উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই ন্তন কগ্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ট্রী ষেমন রাইচরণের প্রাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি ন্তন অধিকার দিয়া অনেকটা প্রণ করিয়া দিয়াছেন। অন্ক্লের একটি প্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে, এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেন্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সন্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এর্মান উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এর্মান নিপ্রণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এর্মান সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশন সূর করিয়া শিশ্র প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আন্বকোলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে প্রলক্তিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলোট যখন হামাগন্তি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রতবেগে নিরাপদ স্থানে ল্কাইতে চেণ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশন্তি দেখিয়া চমংকৃত হইয়া যাইত। মা'র কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বডো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

প্থিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জ্যজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশ্ব যথন টল্মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার—এবং যথন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তথন রাইচরণ সেই প্রতায়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চরের বিষয় এই যে 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন'। বাস্তবিক, শিশ্বটির মাথায় এ ব্বস্থি কী করিয়া জোগাইল বলা শন্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরপে অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাণ্ডি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছ্মদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশ্ব সহিত কুদিত করিতে হইত— আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে প্রভিয়া না গেলে বিষম বিশ্বব বাধিত।

এই সময়ে অন্ক্ল পদ্মাতীরবতী এক জিলায় বদলি হইলেন। অন্ক্ল তাঁহার শিশ্র জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জারির ট্পি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দ্ইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দ্ইবেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষ্মিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্ত্রের এক-এক গ্রাসে মুখে প্রিতে লাগিল। বাল্কাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষণোচর করিয়া ভূলিল।

অপরাহে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃণ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছ্বতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বাসল। রাইচরণ ধারে ধারে গাড়ি ঠেলিয়া ধানাক্ষেত্রের প্রান্তে নদার তারে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদাতে একটিও নোকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই— মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহান বাল্বকাতারে শব্দহান দাশত সমারোহের সহিত স্থাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশ্ব সহসা এক দিকে অংগ্রাল নির্দেশ করিয়া বলিল, "চয়, ফু।"

অনতিদ্বের সজল পৃষ্ঠিকল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদন্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গ্রিকতক কদন্বফ্ল ফ্রিটায়াছিল, সেই দিকে শিশ্রের ল্বেখ দ্বিও আকৃষ্ট হইয়াছিল। দ্ই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদন্বফ্লের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফ**্ল তু**লিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না— তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অংগ্রাল নিদেশি করিয়া বলিল, "দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখি— ওই উড়ে— এ গেল। আয় রে পাখি আয় আয়।" এইর্প অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এর্প সামান্য উপায়ে ভূলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা— বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিক ক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি। থবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁট্রে উপর কাপড় তুলিয়া কদন্বব্দের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু, ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশ্র মন কদন্বফ্ল হইতে প্রতাব্ত হইয়া সেই মৃহত্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্খল্ ছল্ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে: যেন দুট্টাম করিয়া কোন-এক

বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশ্পপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিষ্ধ স্থানাভিম্থে দতে বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধ্য দৃষ্টান্তে মানবশিশ্ব চিত্ত চণ্ডল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আন্তে আন্তে নামিয়া জলের ধারে গেল, একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝ্রিকা মাছ ধরিতে লাগিল— দ্বন্ত জলরাশি অস্ফ্র্ট কলভাষায় শিশ্বকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদন্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্য-মুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মৃহতে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বৃকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীংকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাব্—খোকাবাব্—লক্ষ্মী দাদাবাব্ব আমার।"

কিন্তু চল্ল বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুন্টামি করিয়া কোনো শিশ্বর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পশ্মা পূর্ববং ছল্ছল্ খল্খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণিঠত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় 'বাব্' 'খোকাবাব্ আমার' বালিয়া ভণনকণেঠ চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম করিয়া মাঠাকর্নের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, 'জানি নে মা।"

যদিও সকলেই মনে মনে ব্রিজল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে ভাহাদের প্রতিও সন্দেহ দ্র হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণ বা চুরি করিয়াছে; এমন-কি ভাহাকে ডাকিয়া অভানত অন্নয়প্র্বক বিলালেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে— তুই যত টাকা চাস ভোকে দেব।" শ্রনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গ্রহণী ভাহাকে দ্র করিয়া ভাড়াইয়া দিলেন।

অন্ক্লবাব্ তাঁহার স্থার মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দ্রে করিবার চেণ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কীউদ্দেশ্যে করিতে পারে। গ্হিণী বলিলেন, "কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনাছিল।"

### দিবতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বংসর না যাইতেই, তাহার দ্বী অধিক বয়সে একটি প্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সন্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশ্বটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিশ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাব্যুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পত্রসত্বথ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগনী যদি না থাকিত তবে এ শিশ্বটি প্থিবীর বায় বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছ্ব্দিন বাদে চোকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকোতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠম্বর হাস্যক্রন্মধর্নি অনেকটা সেই শিশ্বরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কাল্লা শ্বনিত রাইচরণের ব্বকটা সহসা ধড়াস্করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাব্ব রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাদিতেছে।

ফেল্না— রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্না— যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শ্রনিয়া একদিন হঠাও রাইচরণের মনে হইল, 'তবে তো খোকাবাব্ব আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই, সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

এই বিশ্বাসের অন্ক্লে কতকগ্নিল অকাট্য যুদ্ধি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলন্দেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্মীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্মীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগ্র্ডিদেয়, টল্মল্ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগ্নিল ইহাতে বতিরাছে।

তখন মাঠাকর্নের সেই দার্ণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল— আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশ্বকে যে অয়ত্ব করিয়াছে সেজন্য বড়ো অন্তাপ উপস্থিত হইল। শিশ্বে কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সেবড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির ট্রপি আনিল। মৃত প্রতার গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না; রাগ্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা স্যোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরুপ উন্মন্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্নার যথন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তথন রাইচরণ নিজের জোংজমা সমসত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকন্টে একটি চাকরি যোগাড় করিয়া ফেল্নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ব্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বংস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অয়য় হবৈ, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বংসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শানে ভালো এবং দেখিতে শানিতেও বেশা কর্টপান্ট, উজ্জানে শামবর্ণ— কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দ্রিট, মেজাজ কিছা, সাম্থী এবং শােখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতাে মনে করিতে পারিত না। কারণ রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দােষ ছিল সে যে ফেল্নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গােপন রাখিয়াছিল। যে ছান্রনিবাসে ফেল্না বাস করিত সেখানকার ছান্তগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্নাও যে সেই কৌতুকালাপে যােগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বংসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছান্তই বড়াে

ভালোবাসিত, এবং ফেল্নাও ভালোবাসিত, কিন্তু প্রেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে—তাহাতে কিণ্ডিং অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাদতবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া য়য়— কিকু, যে ব্যক্তি প্রা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রম করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্না আজকাল বসনভ্ষণের অভাব লইয়া সর্বদা খ্ংখ্ং করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, "আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মতো দেশে যাইতেছি।" এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাব তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুক্লের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গ্হিণী এখনো সেই প্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাব্ব কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহু মুল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন, এমন সময়ে প্রাংগণে শব্দ উঠিল 'জয় হোক মা'।

বাব্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে।"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুক্লের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রম্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রম্তাব করিলেন। রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অন্ক্ল তাহাকে সংশে করিয়া অন্তঃপ্রে লইয়া গেলেন। মাঠাকর্ন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না: রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "প্রভু. মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নর আর কেহও নয়, কৃতঘা অধম এই আমি—"

অনুকৃল বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কী রে। কোথায় সে।" "আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্বীপর্র্য দ্ইজনে উন্ম্খ-ভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অন,ক্লের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া, তাহাকে কোলে বসাইয়া. তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃশ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীফণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্রোর কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যুক্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুক্লের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্রিসত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো প্রমাণ আছে?" রাইচরণ কহিল, "এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পূথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অন্ক্ল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেচিকৈ পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যের্প আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেণ্টা করা স্মৃত্তির নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভূত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশ্বকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার নাায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভূতোর ভাব ছিল।

অনুক্ল মন হইতে সন্দেহ দুর করিয়া বলিলেন, "কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাডাইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, বৃন্ধবয়সে কোথায় যাইব।" কহাঁ বিলিলেন, "আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অন্ক্ল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।" রাইচরণ অন্ক্লের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।" নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেণ্টা দেখিয়া অন্ক্ল আরও বিরম্ভ হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয় প্রভু।" "তবে কে।"

"আমার অদৃষ্ট।"

কিন্তু, এর প কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না। রাইচরণ বলিল, "পূথিবীতে আমার আর-কেহ নাই।"

ফেল্না যথন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এত দিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু, তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার প্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর ন্বারের বাহির হইয়া প্থিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুক্ল যথন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিং বৃত্তি পাঠাইলেন তথন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

# সম্পত্তি-সমর্পণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন কুণ্ড মহা জুন্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, "আমি এখনই চলিলাম।"

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিলেন, "বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখো না।"

যজ্ঞনাথের ঘরে যের্প অশনবসনের প্রথা তাহাতে খ্ব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন কালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অলপ থরচে জীবন নির্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত বেশভূষা-আহার-বিহারে তাঁহারও সেইর্প অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই: সে কতকটা আধ্নিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে ষতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়া পরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশন্ধে আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল ছেলের আদর্শ ক্রমশই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশি আধিভোতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীষ্ম-ক্ষর্ধাতৃষ্ণা-কাতর পাথিব সমাজের অন্করণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরেত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুরে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্বীর গ্রুতর পীড়া-কালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করাতে যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্বীহত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।

বাপ বলিলেন, "কেন. ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা-বাদশারা মরে কোন্ দৃঃখে। যেমন করিয়া তাের মা মরিয়াছে, তাের দিদিমা মরিয়াছে, তাের দ্বী তাহার চেয়ে কি বেশি ধ্যম করিয়া মরিবে।"

বাদতবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া ব্লুদাবন দ্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ধনা পাইত। তাহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইর্প সনাতন প্রথা। কিন্তু আধ্নিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরেজের ন্তন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতব্দিধ হইয়া অধিক করিয়া তামক টানিত।

যাহা হউক, তখনকার নব্য বৃন্দাবন তখনকার প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, "আমি চলিলাম।"

বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে

্ষদি তিনি কখনো এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরম্ভপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্বসমক্ষে যজ্জনাথের ধন-গ্রহণ মাতৃরম্ভপাতের তুল্য পাতক বলিয়া স্বীকার করিল। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাডাছাডি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইর্প একটি ছোটোখাটো বিশ্লবে গ্রামের লোক বেশ একট্ প্রফর্ল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষত, যজ্জনাথের ছেলে উত্তর্যাধিকার হইতে বিশুত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্জনাথের দু;প্সহ প্রুবিচ্ছেদদু;খ দ্রে করিবার চেণ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বালল, সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল এ কালেই সম্ভব।

বিশেষত, তাহারা খ্ব একটা যাজি দেখাইল; বালল, একটা বউ গেলে অনতি-বিলম্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে ন্বিতীয় বাপ মাথা খ্রিজেন্তে পাওয়া যায় না। যাজি খ্ব পাকা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ব্নাবনের মতো ছেলে এ যাজি শ্রনিলে অন্তণ্ত না হইয়া বরং কর্থাঞ্চং আশ্বদত হইত।

ব্দাবনের বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকণ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বাধ হয় না। বৃদাবন যাওয়াতে এক তো বায়সংক্ষেপ হইল, তাহার উপরে যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয় দ্র হইল, বৃদাবন কখন তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে এই আশঙ্কা তাঁহার সর্বদাই ছিল — যে অত্যন্প আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্বদা লিশ্ত হইয়া থাকিত। বধ্র মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্ছিং কমিয়াছিল এবং প্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারি বংসর-বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সংগে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়া-পরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম, স্কুতরাং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের দ্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল। তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে ম্হুতের জন্য একটা জমাখরচের হিসাব উদয় হইয়াছিল; উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বংসরে কতটা দাঁড়ায়, এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার স্কুদ।

কিন্তু তব্ শ্না গ্হে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গ্রে বাস করা কঠিন হইরা উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুর্শাকল হইরাছে, প্রজার সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, থাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইরা পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নির্পদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত্ বাাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইর্প উৎপাতহীন শ্ন্যুতা লাভ করে: বিশেষত বিছানার কাঁথায় তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বাসবার মাদ্বরে উক্ত শিল্পীঅভিকত মসীচিন্ত দেখিয়া তাঁহার হদয় আরও অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই
অমিতাচারী বালকটি দ্বই বংসরের মধ্যেই পরিবার ধর্বিত সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া
তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরুক্ষার সহ্য করিয়াছিল; এক্ষণে
তাহার শয়নগ্রে সেই শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মালন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার
চক্ষ্ম ছল্ছল্ করিয়া আসিল; সেটি পলিতা-প্রস্তৃত-করণ কিম্বা অন্য কোনো
গার্হ পথ ব্যবহারে না লাগাইয়া যঙ্গপূর্ব কি সিন্দ্বকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে
প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমন-কি বংসরে একখানি করিয়া
খ্বিত্ত নন্থ করে তথাপি তাহাকে তিরুক্ষার করিবেন না।

কিল্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন প্রোপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র বাডিয়া উঠিল এবং শূন্য গ্রুহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমন-কি, মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্দ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাস্থ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুকা-হস্তে পাড়ায় পাড়ায় দ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্নদ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগপ্র্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যায়তা সম্বন্ধে স্থানীয় কবি-রচিত বিবিধ-ছন্দোবন্ধ রচনা শ্রন্তিগম্য উচ্চঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস্করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নৃত্ন নামকরণ করিত। বৃড়োরা তাঁহাকে 'যজ্ঞনাশ' বলিতেন, কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে 'চামচিকে' বলিয়া ডাকিত তাহার স্পণ্ট কারণ পাওয়া যায় না।

#### দিৰতীয় পৰিচ্ছেদ

একদিন এইর্পে আয়তর্চ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহে বেড়াইতে-ছিলেন; দেখিলেন একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সদার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ ন্তন উপদ্রবের পন্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নৃতনত্বে অভিভত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যের্প খেলায় ভংগ দিত এ তাহা না করিয়া চট্
করিয়া আসিয়া যজ্জনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত
গিরগিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিয়া অরণ্যাভিম্বথে পলায়ন
করিল— আকদিমক নাসে বৃদ্ধের সর্বশরীর কণ্টাকত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে
ভারী একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছ্ব দ্র যাইতে না যাইতে
যজ্জনাথের দকন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদ্শ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির
মাথায় পার্গাড়র আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মানবকের নিকট হইতে এইপ্রকার নৃতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারী সন্তুষ্ট হইলেন। কোনো বালকের নিকট হইতে এর্প অসংকোচ আত্মীয়তা তিনি বহ্নিদন পান নাই। বিস্তুর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামতো আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাহাকে কতকটা আয়ুত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

সে বলিল, "নিতাই পাল।"

"বাডি কোথায়।"

"विनिव ना।"

"বাপের নাম কী।"

"বলিব না।"

"কেন বলিবে না।"

"আমি বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি।"

''কেন।"

"আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।"

এর প ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপবায় এবং বাপের বিষয়বংশিধহীনতার পরিচয় তাহা তংক্ষণাং যজ্ঞনাথের মনে উদয় হইল। যজ্ঞনাথ বলিলেন, "আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?"

বালকটি কোনো আপত্তি না করিয়া এমনই নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রান্তবতী তর্তল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়া পরা সম্বন্ধে এমনই অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়মতে। আদেশ প্রচার করিতে লাগিল যেন প্রোহেই তাহার প্রো দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমতো ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ, কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। ব্রিঅল, বৃন্ধ আর বেশি দিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমৃহত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল এবং সকলেই তাহার অনিণ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে ব্যকের পাঁজরের মতো ঢাকিয়া বেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, 'ভাই, তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয়-আশ্য় দিয়া যাইব।' বালকের বয়স অলপ, কিন্তু এই আশ্বাসের মর্যাদা সৈ সম্পূর্ণ ব্রঝিতে পারিত।

তথন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, 'আহা বাপ-মা'র মনে না জানি কত কণ্টই হইতেছে। ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নয়!'

বিলয়া ছেলেটার উন্দেশে অকথা-উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঁজ যে, ন্যায়ব্যিশ্বর উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গান্তদাহ বেশি অন্ভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পথিকের কাছে শ্বনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার নির্বাদ্দট প্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে।

নিতাই এই সংবাদ শ্বনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল; ভাবী বিষয়-আশয় সমুস্ত ভাগে করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারশ্বার আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "লোমাকে আমি এমন স্থানে লক্ষাইয়া রাখিব যে কেহই খ্রিজয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।"

বালকের ভারী কোত্হল হইল: কহিল, "কোথায় দেখাইয়া দাও-না।"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।"

নিতাই এই ন্তন রহস্য-আবিষ্কারের আশ্বাসে উংফ্লে হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচরি থেলিতে হইবে এইর্প মনে মনে সংকল্প করিল। কেহ খ্লিজয়া পাইবে না। ভাবী মজা। বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খ্লিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না, সেওখ্ব কোতৃক।

মধ্যান্তে যজ্জনাথ বালককে গৃতে রুম্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল, "চলো।"
যজ্ঞনাথ বলিলেন, "এখনো রাচি হয় নাই।"
নিতাই আবার কহিল, "রাচি হইয়াছে দাদা, চলো।"
যজ্ঞনাথ কহিলেন, "এখনো পাড়ার লোক ঘ্নায় নাই।"
নিতাই মুহুত অপেক্ষা করিয়াই কহিল, "এখন ঘ্নাইয়াছে, চলো।"

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাত্র নিতাই বহুকতে নিদ্রাসম্বরণের প্রাণপণ চেন্টা করিয়াও বিসয়া বিসয়া চুলিতে আরুড্ক করিল। রাত্রি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দুরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারুস্বরে যোগ দিল। মাঝে মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে ত্রুত হইয়া ঝট্পট্ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দতে করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙিয়া অবশেষে এক জণ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিণ্ডিং ক্ষ্মান্স্বরে কহিল, "এইখানে?"

যেরপে মনে করিয়াছিল সের্প কিছ্ই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃগ্হত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রিষাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটা যদিও ল্বকোচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয়, কিন্তু তব্ব এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফোললেন। বালক দেখিল, নিন্দেন একটা ঘরের মতো এবং সেখানে প্রদীপ জর্বালতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত বিক্ষয় এবং কোত্ত্বল হইল, সেই সঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন, তাহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল চারি দিকে পিতলের কলস। মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিদ্দর, চন্দন, ফুলের মালা, প্রজার উপকরণ। বালক কৌত্হল-নিব্তি করিতে গিয়া দেখিল, ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছু নাই, সবে এই ক'টি মাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।"

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "সমস্তই! ইহার একটি টাকাও তুমি লইবে না?"
"যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু একটা কথা আছে। যদি কথনো আমার নির্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিন্বা তাহার ছেলে কিন্বা তাহার পোঁচ কিন্বা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিন্বা তাহাদের হাতে এই-সমস্ত টাকা গনিয়া দিতে হইবে।"

বালক মনে করিল, যজ্জনাথ পাগল হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল, "আচ্ছা।" যজ্জনাথ কহিলেন, "তবে এই আসনে বইস।"

"কেন।"

"তোমার প্জা হ**ই**বে।"

"কেন।"

"এইর্প নিয়ম।"

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিলেন, সিন্ধের টিপ দিয়া দিলেন, গলায় মালা দিলেন; সম্মুখে বসিয়া বিড্ বিড্ করিয়া মন্ত পড়িতে লাগিলেন।

দেবতা হইয়া বসিয়া মলা শ্নিতে নিতাইয়ের ভয় করিতে লাগিল; ডাকিল, "দাদা।"

यब्बनार्थं कात्ना উত্তর ना कतिया भन्त পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক-একটি ঘড়া বহু কন্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন, "যু খিণ্ঠির কুণ্ডের পত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পত্র যজ্জনাথ কুণ্ড তস্য পত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিম্বা তাহার পত্র অথবা পোর অথবা প্রপোরকে কিম্বা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তর্রাধিকারীকে এই-সমৃদ্ত টাকা গনিয়া দিব।"

এইর্প বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবৃদ্ধির মতো হইয়া আসিল। তাহার জিহ্না ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যথন অনুষ্ঠান সমাণত হইয়া গেল তখন দীপের ধ্ম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়্তে সেই ক্ষ্মুদ্র গহ্বর বাৎপাচ্ছয় হইয়া আসিল। বালকের তাল্ব শৃব্দ্ব হইয়া গেল, হাত-পা জনালা করিতে লাগিল, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ শ্লান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অন্ভব করিল।
যজ্জনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ব্যাকুল হইয়া কহিল, "দাদা, কোথায় যাও।"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "আমি চলিলাম। তুই এখানে থাক্—তোকে আর কেহই খ্রিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথের পোত্র বৃন্দাবনের পত্তে গোকুলচন্দ্র।"

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক র্ম্পশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহুকণ্টে বলিল, "দাদা, আমি বাবার কাছে যাব।"

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমনুখে পাথর চাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শ্রনিলেন নিতাই আর একবার রুম্ধকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা।"

তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোনো শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইর্পে যক্ষের হতে ধন সমর্পণ করিয়া সেই প্রদতরথন্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ভাঙা মন্দিরের ইণ্ট বালি দত্পাকার করিলেন। তাহার উপরে ঘাসের চাপ্ডা বসাইলেন, বনের গ্লুম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিল্ডু কিছ্বতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মাটিতে কান পাতিয়া শ্বনিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল, যেন অনেক দ্র হইতে, প্থিবীর অতলদ্পর্শ হইতে একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে হইল যেন রাত্রর আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপ্রণ হইয়া উঠিতেছে, প্থিবীর সমুদ্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শ্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃন্ধ অস্থির হইয়া কেবলই মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এমনি করিয়া কোনোমতে পুর্থিবীর মুখ চাপা দিতে চাহে। ওই কে ডাকে 'বাবা'।

বৃন্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে, "চুপ কর্। সবাই শ্রনিতে পাইবে।" আবার কে ভাকে 'বাবা'। দেখিল রোদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল। সেখানেও কে ডাকিল, 'বাবা।' যজ্ঞনাথ সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বূলাবন।

ু বৃন্দাবন কহিল, "বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লকোইয়া আছে, তাহাকে দাও়।"

বৃদ্ধ চোখ মুখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝ(কিয়া পড়িয়া বনিল, "তোর ছেলে!"

বৃন্দাবন কহিল, "হাঁ গোকুল-— এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বাই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লম্জায় নাম পরিবর্তন করিয়াছি, নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।"

বৃদ্ধ দশ অণ্যবিল দ্বারা আকাশ হাতড়াইতে হাতড়াইতে যেন বাতাস আঁকড়িয়া ধরিবার চেণ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেল। কহিল, "কালা শ্রনিতে পাইতেছ?"

वुन्नावन कीर्ल, "ना।"

"কান পাতিয়া শোনো দেখি বাবা বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?"

ব্নদাবন কহিল, "না।"

বৃদ্ধ তখন যেন ভারী নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, "কালা শ্বনিতে পাইতেছ?" পাগলামির কথা শ্বনিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বংসর চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোথের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে চারি দিক হাতড়াইয়া মুমুষ্ঠ্ব কহিল, "নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।"

সেই বায়্হীন আলোকহীন মহাগহরর হইতে উঠিবার মই খ্রিজয়া না পাইয়া আবার সে ধ্প্ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের ল্কোচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খ্রিজয়া পাওয়া যায় না সেইখানে অন্তহিত হইল।

পোষ ১২৯৮

# দালিয়া

#### ভূমিকা

পরাজিত শা স্কা ঔরঞ্জীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সংগা তিন স্কুলরী কন্যা ছিল। আরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপ্ত-দের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা স্কুলা নিতাশত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে, একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যোষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং স্ক্লার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জ্বলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায়, এবং স্ক্লা ষুন্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতিবিলন্তে এক ধীবরের জালে

উন্দতে হয় এবং তাহারই গ্রহে পালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং য**ু**বরাজ রাজ্যে অভিষ<del>ত্ত</del> হইয়াছেন।

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন সকালে বৃন্ধ ধীবর আসিরা আমিনাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "তিরি।" ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নতেন নামকরণ করিয়াছিল— "তিরি, আজ সকালে তোর হইল কী। কাজকর্মে যে একেবারে হাত লাগাস নাই। আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো—"

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল, "বন্ঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছন্টি।"

"তোর আবার দিদি কে রে তিল্ল।"

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "আমি।"

বৃদ্ধ অবাক হইয়া গেল। তার পর জর্মিখার অনেক কাছে আসিয়া ভালো করিরা তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাজ-কাম কিছ, জানিস?"

আমিনা কহিল, "বৃঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই থাকিবি কোথায়।"

জর্লিখা বলিল, "আমিনার কাছে।"

বৃদ্ধ ভাবিল, এও তো বিষম বিপদ। জিজ্ঞাসা করিল, "খাইবি কী।"

জর্নিখা বনিল "তাহার উপায় আছে"— বনিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমন্ত্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপিচুপি কহিল, "ব্ঢ়া, আর-কোনো কথা কহিস না। তুই কাজে যা, বেলা হইয়াছে।"

জনুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে শ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কী করিয়া ধীবরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে-সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর-একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্তা রহমত শেখ ছদ্মনামে আরাকান রাজসভায় কাজ করিতেছে।

#### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং প্রথম গ্রীন্মের শীতল প্রভাতবায়,তে কৈল, গাছের রম্ভবর্ণ প্রশেমঞ্জরী হইতে ফ্লে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বিসয়া জনুলিখা আমিনাকে কহিল, "ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভশ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ শইবার জন্য। নহিলে আর তো কোনো কারণ খাজিয়া পাই না।" আমিনা নদীর পরপারে সর্বাপেক্ষা দ্রেবতী, সর্বাপেক্ষা ছায়াময়, বনশ্রেণীর দিকে দৃণ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, আর ও-সব কথা বলিস নে ভাই। আমার এই পৃথিবীটা এক রকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো প্রুষ্থন্লো কাটাকাটি করিয়া মর্ক গে, আমার এখানে কোনো দৃঃখ নাই।"

জ্বলিখা বলিল, "ছি ছি আমিনা, তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে। কোথায়

দিল্লির সিংহাসন আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটির।"

আমিনা হাসিয়া কহিল, "দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমার বৃঢ়ার এই কুটির এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে তাহাতে দিল্লির সিংহাসন এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।"

জর্লিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল, "তা, তোকে দোষ দেওরা যায় না, তুই তখন নিতাল্ত ছোটো ছিলি।— কিল্তু একবার ভাবিয়া দেখ্, শিতা তোকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহঙ্গেত জলে ফেলিয়া দিয়া-ছিলেন। সেই পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয় জ্ঞান করিস না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস তবেই জীবনের অর্থ থাকে।"

আমিনা চুপ করিয়া দ্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেশ ব্রা গেল, সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া এবং আপনার নবযৌবন এবং কী-একটা স্বস্মৃতি তাহাকে নিমণ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছ্মুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দিদি, তুমি একট্ব অপেক্ষা করো ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাধিয়া দিলে বন্ঢ়া খাইতে পাইবে না।"

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জর্লিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারী বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধ্বপ্ করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জর্লিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জ্বলিখা গ্ৰহত হইয়া কহিল, "কেও।"

স্বর শর্নিয়া য্বক চোথ ছাড়িয়া দিয়া সম্ম্বথে আসিয়া দাঁড়াইল; জর্লিথার ম্বথের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে কহিল, "তুমি তো তিল্লি নও।" যেন জর্লিথা বরাবর আপনাকে 'তিল্লি' বলিয়া চালাইবার চেন্টা করিতেছিল, কেবল য্বকের অসামান্য তীক্ষ্যবৃদ্ধির কাছে সমুস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জর্লিখা বসন সম্বরণ করিয়া দৃশ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বই চক্ষে অণ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি।"

যুবক কহিল, "তুমি আমাকে চেন না। তিন্নি জানে। তিন্নি কোথায়।"

তিন্নি গোলযোগ শ্রনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জ্বলিখার রোষ এবং ধ্বকের হতব্যন্ধি বিস্মিতমূখ দেখিয়া আমিনা উচ্চঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল, "দিদি, ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ও কি মানুষ, ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদবি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব।—দালিয়া, তুমি কী করিয়াছিলে।"

য<sub>়</sub>বক তৎক্ষণাৎ কহিল, "চোথ টিপিয়া ধরিয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম তিমি। কিল্ডু ও তো তিমি নয়।" তিলি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল, "ফের! ছোটো মুখে বড়ো কথা। কবে তুমি তিলির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নুয়।"

যুবক কহিল, "চোখ টিপিতে তো খুব বেশি সাহসের দরকার করে না; বিশেষত প্রের্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বালতেছি তিল্লি, আজ একট্ব ভ্র পাইয়া গিয়াছিলাম।"

বলিয়া গোপনে জ্বলিখার প্রতি অংগ্রাল নিদেশি করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল, "না, তুমি অতি বর্বর, শাহজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দেখো. এমনি করিয়া সেলাম করো।"

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জারিত তন্ত্রলতা অতি মধ্র ভঞ্গীতে নত করিয়া জন্ত্রিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহ্নকটে তাহার নিতানত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বিলল, "এমনি করিয়া তিন পা পিছ, হঠিয়া আইস।" যুবক পিছ, হঠিয়া আসিল।

"আবার সেলাম করো।" আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছ হঠাইয়া, সেলাম করাইয়া, আমিনা য্বককে কুটিরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল।

कीरल, "घरत প্রবেশ করো।" युवक घरत প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, "একট্র ঘরের কাজ করো। আগ্রনটা জনলাইয়া রাখো।" বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল, "দিদি, রাগ করিস নে ভাই, এখানকার মান্যগন্লো এই রকমের। হাড় জন্মলাতন হইয়া গেছে।"

কিন্তু আমিনার মনুথে কিন্বা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছনুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মাননুষের প্রতি তাহার কিছন অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জর্লিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "বাস্তবিক আমিনা, তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়া গেছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এত বড়ো তাহার সাহস।"

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, "দেখ্ দেখি বোন। যদি কোনো বাদশাহ কিন্বা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দরে করিয়া দিতাম।"

জর্নিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না; হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা, তুই যে বলিতেছিলি প্থিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে, সে কি ওই বর্বর যুবকটার জন্য।"

আমিনা কহিল, "তা, সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফ্রলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা-কিছ্র কাজ করিতে ডাকিলে ছ্র্নটয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেন্টা বৃথা। যদি খ্ব চোখ রাঙাইয়া বলি, দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারী অসন্তুষ্ট ইইয়াছি— দালিয়া ম্থের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এই রকম; দ্ব-ঘা মারিলে ভারী খ্রিশ হইয়া উঠে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ওই দেখো-না, ঘরে প্রিয়া রাখিয়াছি— বড়ো

আনন্দে আছে, দ্বার খালিলেই দেখিতে পাইব মাখ চক্ষা লাল করিয়া মনের সাখে আগান্নে ফা দিতেছে। ইহাকে লইয়া কী করি বলা তো বোন। আমি তো আর পারিয়া উঠি না।"

জর্লিখা কহিল, "আমি চেন্টা দেখিতে পারি।"

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "তোর দ্বটি পায়ে পড়ি বোন। ওকে আর তুই কিছু বলিস না।"

এমন করিয়া বালল, যেন ওই য্বকটি আমিনার একটি বড়ো সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দ্রে হয় নাই— পাছে অন্য কোনো মান্য দেখিলে ভয় পাইয়া নির্দেশ হয় এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল, "আজ দালিয়া আসে নাই তিনি?" "আসিয়াছে।"

"কোথায় গেল।"

"সে বড়ো উপদ্রব করিতেছিল, তাই তাহাকে ওই ঘরে পর্নিরয়া রাখিয়াছি।" বৃন্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, "যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস। অলপ বয়সে অমন সকলেই দ্রুবন্ত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস না। দালিয়া কাল এক থলা দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।" (থলা অর্থে স্বর্ণমনুদ্রা)

আমিনা কহিল, "ভাবনা নাই বৃঢ়া, আজ আমি তাহার কাছে দৃই থলা, আদায় করিয়া দিব. একটিও মাছ দিতে হইবে না।"

বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অলপ বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়-বৃদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সম্নেহ হাত বৃলাইয়া চলিয়া গেল।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য এই, দালিয়ার আসা যাওয়া সম্বন্ধে জর্বিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে, ইহাতে আশ্চর্য নাই। কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর-এক দিকে ক্ল, রমণীর সেইর্প হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু, সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়।

এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ে তর্ মঞ্জরিত হইতেছে; এবং সম্মুখের নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীচ্মে ক্ষীণ হইতেছে; পাথির উচ্ছবিসত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই; এবং দক্ষিণবায়, মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধর্বনি বহিয়া আনে, কিন্তু কানাকানি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে এখানে কিছ্ম দিন থাকিলে সেইর্প প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লোকিকতার মানবনিমিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুদিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমসত একাকার হইয়া আসে। দ্রটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন স্কুদর লাগে এমন আর-কিছ্ম নয়। এত রহস্য, এত সম্খ, এত অতলম্পর্শ কোত্হলের বিষয় তাহার পক্ষে আর-কিছ্মই হইতে পারে না। অতএব এই বর্বরকুটিরের মধ্যে নিজন দারিদ্রের ছায়ায় যখন জন্লিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন প্রভিপত কৈল্মতর্চ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড়ো আননদ হইত।

বোধ করি তাহারও তর্ণ হদরের একটা অপরিতৃপ্ত আকাৎক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চণ্ডল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল, কোনোদিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা ষেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একট হইলে, চিটকর নিজের সদ্যসমাপত ছবি ঈষৎ দুর হইতে ষেমন করিয়া দেখে তেমনি করিয়া সম্নেহে সহাস্যো নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভংসনা করিত, আমিনাকে গ্রে রুন্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সমাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়েকই কাহারো নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাত্রি লোকশাদ্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে, তাহারাই কিছ্মুন্বতন্ত্র গোছের হয়। তাহারাই বড়োর কাছে দাস, ছোটোর কাছে প্রভু এবং অস্থানে নিতানত কিংকতবাবিমাড় হইয়া দাঁড়ায়। বর্বর দালিয়া প্রকৃতি-সম্লাজ্ঞীর উচ্ছ্ত্থল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোনো সংকোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কোতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নিভাকি, অসংকুচিত তাহার চরিত্রে দারিদ্রোর কোনো লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই-সকল খেলার মধ্যে এক-একবার জ্বলিখার হৃদয়টা হায়-হায় করিয়া উঠিত; ভাবিত, সম্রাটপত্রীর জীবনের এই কি পরিগাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল, "দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?"

"পারি। কেন বলো দেখি।"

"আমার একটা ছোরা আছে, তাহার ব্বকের মধ্যে বসাইতে চাহি।"

প্রথমে দালিয়া কিছ্ম আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পরে জ্মিলখার হিংসাপ্রথর মাথের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মাথ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এতবড়ো মজার কথা সে ইতিপারে কথনো শোনে নাই।— র্যাদ পরিহাস বল তো এই বটে, রাজপ্রীর উপযাক্ত। কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, প্রথম আলাপেই একথানি ছোরার আধখানা একটা জীবনত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে এইর্প অত্যন্ত অন্তরণ ব্যবহারে রাজাটা হঠাং কির্প অবাক হইয়া যায়, সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদিত হইয়া তাহার নিঃশব্দ কোতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহার প্রদিনই রহমত শেখ জ্বলিখাকে গোপনে পত্ত লিখিল যে, 'আরাকানের ন্তন রাজা ধীবরের কুটিরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইরাছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যত্ত মৃশ্ধ হইয়াছেন— তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন স্কুদ্র অব্সর আর পাওয়া যাইবে না।'

তখন জনিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পাট্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্তবা পালন করিবার সময় আসিয়াছে—এখন আর খেলা ভালো দেখায় না।" দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার ম্থের দিকে চাহিল; দেখিল সে সকোতকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্মাহত হইয়া কহিল, "জান দালিরা?— আমি রাজবধ্য হইতে ষাইতেছি।"

मानिया शिमया विनन, "रम रा रविन करात कना नय।"

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল, "বাস্তবিকই এ বনের ম্গ, এর সংগ্যে মানুষের মতো ব্যবহার করা আমারই পাগলামি।"

আমিনা দালিয়াকে আর একট্ব সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, "রাজাকে মারিষা আর কি আমি ফিরিব।"

দালিয়া কথাটা সংগত জ্ঞান করিয়া কহিল, "ফেরা কঠিন বটে।" আমিনার সমুস্ত অন্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জ্বলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দিদি, আমি প্রস্কৃত আছি।" এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিচ্প অন্তরে পরিহাসের ভান করিয়া কহিল, "রানী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বির্দেধ ষড়ধন্দে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব। তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।"

শর্নিয়া দালিয়া বিশেষ কোতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হইলে তাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

#### ষণ্ঠ পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী পদাতিক নিশান হস্তী বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর-দ্বয়ার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমন্ডিত দ্বই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জর্নিখার হাত হইতে ছ্রিঝানি লইল। তাহার হিন্তদন্তনিমিতি কার্কার্য অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনমন্কুলের ব্শেতর কাছে ছ্রিরিট একবার স্পর্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে প্রিয়া বসনের মধ্যে ল্কাইয়া রাখিল।

একানত ইচ্ছা ছিল, এই মরণযাত্রার পারের একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়, কিন্তু কাল হইতে সে নির্দেশ। দালিয়া সেই-যে হাসিতেছিল তাহার ভিতরে কি অভিমানের জনলা প্রচ্ছন ছিল।

শিবিকায় উঠিবার পূর্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রর্যাট অশ্র্জলের ভিতর হইতে একবার দেখিল— তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী। ধীবরের হাত ধরিয়া বাষ্পর্মধ কম্পিত স্বরে কহিল, "ব্যুঢ়া, তবে চলিলাম। তিলি গেলে তোর ঘরকলা কে দেখিবে।"

ব্ঢ়া একেবারে বালকের মতো কাঁদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল, "বৃঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে তাহাকে এই আঙটি দিয়ো। বলিয়ো, তিমি যাইবার সময় দিয়া গেছে।"

এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটির, নদীতীর, কৈল্বতর্তল অন্ধকার, নিস্তব্ধ, জনশ্না হইয়া গেল। যথাকালে শিবিকান্দ্রয় তোরণন্দ্রার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপর্রে প্রবেশ করিল।
দূহে ভানী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অপ্র্রাচ্ছ নাই। জ্বলিখার মুখ বিবর্ণ। কর্তব্য যখন দ্বে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীরতা ছিল— এখন সে কম্পিত-হদরে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিখ্যন করিয়া ধরিল। মুনে মনে কহিল, "নব প্রেমের বৃক্ত হইতে ছিল্ল করিয়া এই ফ্রটক্ত ফ্রলটিকে কোন্ রক্তস্তোতে ভাসাইতে ঘাইতেছি।"

কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের ন্বারা নীত হইয়া শত সহস্র প্রদীপের আনিমেষ তীর দৃষ্টির মধ্য দিয়া দুই ভাগনী স্বংনাহতের মতো চলিতে লাগিল, অবশেষে বাসরঘরের ন্বারের কাছে মুহুতের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল, "দিদি।"

জ্বলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিৎগনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ-শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছে। আমিনা সসংকোচে দ্বারের অনতিদরের দাঁডাইয়া রহিল।

জ্বলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবতী হইয়া দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন।

জ্বলিখা বলিয়া উঠিল, "দালিয়া!"— আমিনা মূছিত হইয়া পড়িল।

দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শ্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুর্রিটি বাহির করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভরের প্রতি চাহিয়া রহিল— ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একট্র-খানি মুখ বাহির করিয়া এই রণ্গ দেখিয়া ঝিক্মিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাঘ ১২৯৮

#### কন্ধাল

আমরা তিন বাল্যসংগী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আসত নরকংকাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্খট্ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পশ্ডিতমহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যান্তেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল আমাদিগকে সহসা সর্ববিদ্যায় পারদশী করিয়া তুলিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় কতদ্রে সফল হইয়াছে বাঁহারা আমাদিগকে জানেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং বাঁহারা জানেন না তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কংকাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানাশ্তরিত হইয়াছে অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না। অম্পদিন হইল একদিন রাত্রে কোনো কারণে অন্য স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়।— অনভ্যাসবশত ঘ্রম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গিজার ঘড়িতে বড়ো বড়ো ঘণ্টাগ্রলো প্রায়্ম সব কটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের শেজ জর্বলিতেছিল সেটা প্রায় মিনিট-পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপ্রেই আমাদের বাড়িতে দ্বই-একটা দ্বর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল এই-যে রাত্রি দ্বই প্রহরে একটি দীর্পাশখা চিরাম্বকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন আর মান্বের ছোটো ছোটো প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাং নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া য়য়, তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কণ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিতকালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল, একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারি দিকে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শ্না যাইতেছে। সে যেন কী খ্রিজতেছে, পাইতেছে না এবং দ্রুততর বেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় ব্রিঝতে পারিলাম, সম্পতই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মিশ্তিকের কল্পনা এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছ্রিটতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মতো শ্রাইতেছে। কিন্তু, তব্ গা ছম্ছম্ করিতে লাগিল। জাের করিয়া এই অকরেণ ভয় ভাঙিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, "কেও।" পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থািময়া গেল এবং একটা উত্তর শ্রনিতে পাইলাম, "আমি। আমার সেই কংকালটা কোথায় গেছে তাই খ্রিজতে আসিয়াছি।"

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃতির কাছে ভয় দেখানো কিছন নয়— পাশবালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো আঁত সহজ সন্বে বলিলাম, "এই দন্পনের রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ। তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক?"

অন্ধকারে মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল, "বল কী। আমার ব্যকের হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছান্বিশ বংসরের যৌবন যে তাহার চারি দিকে বিকশিত হইয়াছিল—একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?"

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, "হাঁ, কথাটা সংগত বটে। তা, তুমি সন্ধান করো গে যাও। আমি একটা ঘুমাইবার চেট্টা করি।"

সে বলিল, "তুমি একলা আছ বৃঝি? তবে একট্ম বসি। একট্ম গলপ করা যাক। পায়ত্রিশ বংসর পূর্বে আমিও মান্ম্বের কাছে বসিয়া মান্ম্বের সংগ্র গলপ করিতাম। এই পায়ত্রশাটা বংসর আমি কেবল শমশানের বাতাসে হৃহ্ম শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর-একবার মান্ম্বের মতো করিয়া গলপ করি।"

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নির্পায় দেখিয়া আমি বেশ একট্র উৎসাহের সহিত বলিলাম, "সেই ভালো। যাহাতে মন বেশ প্রফ্ল হইয়া উঠে এমন একটা-কিছু গলপ বলো।"

সে বলিল, "সব চেয়ে মজার কথা যদি শ্রনিতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি।"

গিজার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।—

"ষখন মানুষ ছিলাম এবং ছোটো ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে যমের মতো ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বাড়াশ দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইর্প মনে হইত। অর্থাৎ, কোন্-এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বাড়াশতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিম্ধগভীর জন্মজলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে— কিছ্বতে তাহার হাত হইতে পরিয়াণ নাই। বিবাহের দ্বই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয়ম্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ-পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বদ্র অনেকগ্রলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশ্রাড়কে কহিলেন, শান্বে যাহাকে বলে বিষক্ন্যা এ মেয়েটি তাই। সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।— শ্রনিতেছ? কেমন লাগিতেছে।"

আমি বলিলাম, "বেশ। গলেপর আরু ভটি বেশ মজার।"

"তবে শোনো। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে ল্বকাইতে চেণ্টা করিত, কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম আমার মতো র্পসী এমন ষেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। তোমার কী মনে হয়।"

"খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই।"

"দেখ নাই? কেন। আমার সেই কণ্কাল। হি হি হি হি।—আমি ঠাটা করিতেছি। তোমার কাছে কী করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শ্ন্য চক্ষ্বকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদ্র হাসিট্রকু মাখানো ছিল এখনকার অনাব্তদন্তসার বিকট হাস্যের সণ্ণে তার কোনো তুলনাই হয় না—এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শ্বুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমলা নিটোল পরিপ্র্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফ্রটিত হইয়া উঠিতেছিল তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড়ো বড়ো ডান্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ডান্তার তাহার কোনো বিশেষ বন্ধ্র কাছে আমাকে কনক-চাঁপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, প্থিবীর আর-সকল মন্বাই অস্থিবিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বর দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কেবল আমি সৌন্দর্শর্পী ফ্লের মতো ছিলাম। কনক-চাঁপার মধ্যে কি একটা কণ্ডবাল আছে?

"আমি যখন চলিতাম তখন আপনি ব্রিতে পারিতাম যে, একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে যেমন আলো ঝক্মক্ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সোন্দর্যের ভণ্ণি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দ্বখানি নিজে দেখিতাম— পৃথিবীর সমস্ত উন্ধত পোর্মের মুখে রাশ লাগাইয়া মধ্রভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে এমন দ্ইখানি হাত। স্ভদ্রা যখন অর্জুনকে লইয়া দৃশ্ত ভণ্ণিতে আপনার বিজয়রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার বোধ করি এইর্প দ্বখানি অস্থ্ল স্তেলে বাহ্ম, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিথার মতো অণ্যালি ছিল।

"কিন্তু আমার সেই নিল্জ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃন্ধ কৎকাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নির্পায় নির্ত্তর ছিলাম। এই জন্য পূথিবীর সব চেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইচ্ছা করে, আমার সেই ষোলো বংসরের জীবন্ত, যৌবনতাপে উত্তপ্ত, আরম্ভিম র্পথানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মতো তোমার দুই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।"

আমি বলিলাম, "তোমার গা যদি থাকিত তো গা ছইইয়া বলিতাম, সে বিদ্যার লেশমার আমার মাথায় নাই। আর তোমার সেই ভুবনমোহন প্র্থিবাবনের র্প রজনীর অন্ধকারপটের উপরে জাজ্জ্বলামান হইয়া ফ্টিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।"

"আমার কেহ সণ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপরে আমি একা। বাগানের গাছতলায় আমি একা বিসয়া ভাবিতাম, সমস্ত প্রথবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দর্টি মেলিয়া বিসয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে প্রবার অচেতন হইয়া ষাইত। প্রথবীর সমস্ত য্বাপ্র্যুষ ওই তৃণপ্রয়র্পে দল বাধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইর্প আমি কল্পনা করিতাম; হদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

"দাদার বন্ধন্ন শশিশেখর যখন মেডিকাল কালেজ হইতে পাস হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন। আমি তাঁহাকে পূর্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অম্ভূত লোক ছিলেন—পূথিবীটাকে যেন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়— এই জন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

"তাঁহার বন্ধ্র মধ্যে এক শশিশেশর। এই জন্য বাহিরের য্বকদের মধ্যে আমি এই শশিশেশরকেই সর্বদা দেখিতাম। এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে প্রুম্পতর্তলে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম তখন প্থিবীর সমস্ত প্রব্যজাতি শশিশেখরের মৃতি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত।—শুনিতেছ? কী মনে হইতেছে।"

আমি সনিশ্বাসে বিললাম, "মনে হইতেছে, শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।"
"আগে সবটা শোনো। একদিন বাদলার দিনে আমার জনুর হইয়াছে। ডাক্তার
দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

"আমি জানলার দিকে মৃথ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুগ্ণ মুখের বিবর্ণতা যাহাতে দ্র হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢ্রকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলোন তখন আমি মনে মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম। সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈ্যুর্ণক্রিষ্ট কুস্মুমপেলব মুখ; অসংযমিত চ্র্কুন্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং লঙ্জায় আনমিত বড়ো বড়ো চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

"ডাক্তার নম্র মৃদ্বস্বরে দাদাকে বিললেন, একবার হাতটা দেখিতে হইবে।

"আমি গান্তাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত স্থোল হাতখানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরো বেশ মানাইত। রোগীর হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ডান্ডারের এমন ইতস্তত ইতিপ্রের্ব কখনো দেখি নাই। অত্যান্ত অসংলগনভাবে কম্পিত অঙগ্নিলতে নাড়ী দেখিলেন। তিনি আমার জন্বের উত্তাপ ব্রাঝলেন, আমিও জাহার অন্তরের নাড়ী কির্প চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম। বিশ্বাস হইতেছে না স্প

আমি বলিলাম, "অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখিতেছি না—মানুষের নাড়ী সকল অবস্থায় সমান চলে না।"

"কালন্তমে আরো দুই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস সভায় প্রথিবীর কোটি কোটি প্রেষ্-সংখ্যা অত্যন্ত হাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার প্রথিবী প্রায় জ্নুশ্ন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।

"আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসনতী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেলফ্রলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বিসতাম।

"কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃণিত হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা, আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দ্বইজন হইতাম। আমি তখন ভাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, ম্বাধ হইতাম এবং ভালোবাসিতাম এবং আদর করিতাম, অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মতো হা হা করিয়া উঠিত।

"সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না; যখন চলিতাম নত নেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অণ্যনুলিগন্লি প্থিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের ন্তন-পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাক্তারের কেমন লাগে; মধ্যাহে জানলার বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে মাঝে এক-একটা চিল অতিদ্রে আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইত; এবং আমাদের উদ্যান-প্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওয়ালা সর্র ধরিয়া 'চাই খেলেনা চাই' 'চুড়ি চাই' করিয়া ডাকিয়া যাইত, আমি একখানি ধব্ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম; একখানি অনাবৃত বাহ্ কোমল বিছানার উপরে যেন অনাদেরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভিণ্যতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দ্বইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরক্ত করতলের উপর একটি চুন্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে।—মনে করো এইখানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয়।"

আমি বলিলাম, "মন্দ হয় না। একটা অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটাকু আপন মনে প্রেণ করিয়া লইতে বাকি রাতটাকু বেশ কাটিয়া যায়।"

"কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড়ো গশ্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসট্তু থাকে কোথায়। ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত ক'টি মেলিয়া দেখা দেয় কই।

"তার পরে শোনো। একট্খানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির এক তলায় ডান্ডার তাঁহার ডান্ডারখানা খ্রিললেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কী করিলে মান্ম সহজে মরে, এই-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডান্ডারির কথায় ডান্ডারের মূখ খ্রিলয়া যাইত। শ্রিনয়া শ্রিয়য় মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইয়া গেল। ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই প্রথবীময় দেখিলাম।

"আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে— আর বড়ো বাকি নাই।" আমি মৃদ্বুস্বরে বলিলাম, "রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।" "কিছুদিন হইতে দেখিলাম ডাক্তারবাবু বড়ো অন্যমন্সক এবং আমার কাছে যেন ভারী অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম তিনি কিছু বেশিরকম সাজসঙ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জর্ড়ি ধার লইলেন, রাত্রে কোথায় বাইবেন।

"আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ দাদা, ডাক্তারবাব, আজ জর্ড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন।

''সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, মরিতে।

"আমি বলিলাম, না, সত্য করিয়া বলো-না।

"তিনি প্রোপেক্ষা কিণ্ডিং খোলসা করিয়া বলিলেন, বিবাহ করিতে।

"আমি বলিলাম সত্য নাকি।—বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম।

"অল্পে অল্পে শ্বনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন।

"কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাংপর্য কী। আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বালয়াছিলাম য়ে, এমন কাজ করিলে আমি ব্যুক ফাটিয়া মরিব। প্রুর্মদের বিশ্বাস করিবার জো নাই। প্রিথবীতে আমি একটিমাত্র প্রুর্ম দেখিয়াছি এবং এক মৃহুতে সমুস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

"ভাক্তার রোগী দৈখিয়া সন্ধ্যার প্রের্ব ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, কী ভাক্তার মহাশয়। আজু নাকি আপনার বিবাহ?

"আমার প্রফ্লেতা দেখিয়া ডান্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারী বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

"জিজ্ঞাসা করিলাম, বাজনা-বাদ্য কিছু, নাই যে?

"শ্রনিয়া তিনি ঈষৎ একট্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের।

"শর্নিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও তো কখনো শর্নি নাই। আমি বলিলাম, সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই।

"দাদাকে এমনি বাসত করিয়া তুলিলাম যে দাদা তখনই রীতিমতো উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আমি কেবলই গলপ করিতে লাগিলাম, বধ্ ঘরে আসিলে কী হইবে, কী করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম— আচ্ছা ডাক্তার মহাশয়, তথনো কি আপনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বেড়াইবেন। হি হি! হি হি! যদিও মান্বের, বিশেষত প্রথমের, মনটা দ্টিগোচর নয়, তব্ব আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি কথাগ্রিল ডাক্তারের ব্বকে শেলের মতো বাজিতেছিল।

"অনেক রাত্রে লগন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দ্বই-এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দ্বইজনেরই এই অভ্যাসট্বকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

"আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম, ডাক্তারমশায় ভুলিয়া গেলেন নাকি। যাত্রার যে সময় হইয়াছে।

"এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তার-খানায় গিয়া খানিকটা গণ্ডো সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গণ্ণের কিয়দংশ স্ববিধামতো অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম।

"কোন্ গ্র্ডা থাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিথিয়াছিলাম।

"ভাক্তার এক চুমাকে শ্লাসটি শেষ করিয়া কিণ্ডিং আর্দ্র গদ্গদ কপ্তে আমার মাথের দিকে মর্মান্তিক দ্ভিটপাত করিয়া বলিলেন, তবে চলিলাম।

"বাঁশি বাজিতে লাগিল, আমি একটি বারাণসী শাড়ি পরিলাম, যতগালি গহনা

সিন্দুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম— সির্ণিখতে বড়ো করিয়া সিপ্র দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

"বড়ো স্কুদর রাত্র। ফুট্ফুটে জ্যোৎদনা। স্কুত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জুই আর বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

"বাশির শব্দ যখন ক্রমে দ্রে চলিয়া গেল, জ্যোৎদ্না যখন অব্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তর্পল্লব এবং আকাশ এবং আজক্মকালের ঘর-দ্রার লইয়া প্রিবী যখন আমার চারিদিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

"ইচ্ছা ছিল যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিট্কু যেন রিঙন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল যখন আমার অনন্তরাবির বাসরঘরে ধারে ধারে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিট্কু এখান হইতেই মুখে করিয়া লাইয়া যাইব। কোথায় বাসরঘর। আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়। নিজের ভিতর হইতে একটা খট্খট্শেল জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে লাইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে। বুকের যেখানে সুখদ্বঃখ ধ্কুধ্কু করিত এবং যোবনের পাপড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফর্টিত হইত সেইখানে বেত্র নির্দেশ করিয়া কোন্ অস্থির কা নাম মান্টার শিখাইতেছে। আর সেই-যে অন্তিম হাসিট্কু ওপ্টের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলাক ।—

"গল্পটা কেমন লাগিল।"
আমি বলিলাম, "গল্পটি বেশ প্রফ্লেকর।"
এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখনো আছ কি।"
কোনো উত্তর পাইলাম না।
ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

ফাল্যনে ১২৯৮

# মুক্তির উপায়

5

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গশ্ভীরপ্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম, এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গশ্ভীর, তাহাতে বংসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারি দিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ংকর উচ্চু দরের লোক বিলয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অলপ বয়সেই তাহার ওণ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফ-দাড়িতে আচ্ছয় হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অলপ এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট।

সে বিশ্বমবাব্র নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে প্রা করিয়া তাহার তৃিত হয় না। সে একট্খানি হাসিখ্লি ভালোবাসে, এবং বিকচোল্ম্খ প্রপ যেমন বায়্র আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয় সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু, স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্গীতা শ্রনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উন্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও গ্রুটি করে না। যেদিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হয় সেদিন উক্ত লঘ্প্রকৃতি য্বতীকে সমস্ত রাগ্রি অগ্রশাত করাইয়া তবে ফাকর ক্ষান্ত হয়। একে নভেল-পাঠ, তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা। যাহা হউক, অবিগ্রান্ত আদেশ অন্দেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দণ্ডনীতির স্বারা অবশেষে হৈমবতীর ম্বথের হাসি, মনের স্ব্থ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিম্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসন্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘা। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড়ো গশ্ভীরপ্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্মের উমেদারিতে বাহির হুইতে হুইল, কিন্তু কর্ম জনুটিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন সে মনে করিল, 'বৃন্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিব।' এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

#### ₹

মধ্যে আর-একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং ন্তনত্বের প্রলোভনে আর-একটি বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাঁহার উভয় স্ফ্রীর গর্ভে সাতিটি কন্যা এবং একটি পুরু জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতালত শোখিন এবং চপলপ্রকৃতি, কোনোপ্রকার গ্রন্তর কর্তব্যের দ্বারা আবন্ধ হইতে নিতালত নারাজ। একে তো ছেলেপ্রলের ভার, তাহার পরে যখন দ্বই কর্ণধার দ্বই কর্ণে ঝিকা মারিতে লাগিল, তখন নিতালত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাগ্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাং নাই। কখনো কখনো শ্বনা যায়, এক বিবাহে কির্প স্বখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর-একটি বিবাহ করিয়াছে; শ্বনা যায়, হতভাগ্য কর্থাণ্ডং শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

C

কিছ্-দিন ঘ্রিরতে ঘ্রিরতে উদাসীন ফকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথপাশ্ববিতী এক বটব্দ্ধ-তলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আহা, বৈরাগ্যমেবাভরং। দারাপুত্র ধনজন কেউ কারো নয়। কা তব কাল্তা কল্তে পুত্রঃ।" বলিয়া এক গান জুর্নিড়য়া দিল—

শোন্রে শোন্, অবোধ মন, শোন্ সাধ্র উন্তি, কিসে মুক্তি সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ। ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ। ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে।

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল—"ও কে ও। বাবা দেখছি! সন্ধান পেয়েছেন বৃঝি! তবেই তো সর্বনাশ। আবার তো সংসারের অন্ধক্পে টেনে নিয়ে যাবেন। পালাতে হল।"

8

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবতী এক গ্রে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চুপচাপ বিসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢ্রিকতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে তুমি।"

ফুকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সম্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এসো দেখি।

এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের 'পরে ঝাকিয়া বৃড়ামানাম বহুকণ্টে যেমন করিয়া পাঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড় বিড় করিয়া বিকতে লাগিল। "এই তো আমার সেই মাখনলাল দেখছি। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদলেছে, আর সেই চাঁদমাখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।"

বিলিয়া বৃদ্ধ সন্দেহে ফকিরের শমশ্র্ল মন্থে দুই-একবার হাত ব্লাইয়া **লইল** এবং প্রকাশ্যে কহিল, "বাবা মাখন।"

বলা বাহ্নল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠীচরণ।

ফকির। (সবিক্ষয়ে) মাখন! আমার নাম তো মাখন নয়। পূর্বে আমার নাম যাই থাক্, এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী। ইচ্ছা হয় তো প্রমানন্দও বলতে পারো।

ষষ্ঠী। বাবা, তা এখন আপনাকে চি'ড়েই বল্ আর পরমান্নই বল্, তুই যে আমার মাখন, বাবা, সে তো আমি ভুলতে পারব না।—বাবা, তুই কোন্ দ্বঃখে সংসার ছেড়ে গেলি। তোর কিসের অভাব। দ্বই দ্বী— বড়োটিকৈ না ভালোবাসিস, ছোটোটি আছে। ছেলেপিলের দ্বঃখও নেই। শাব্র ম্বে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে। আর আমি, ব্বড়ো বাপ, ক দিনই বা বাঁচব—তোর সংসার তোরই থাকবে।

ফকির একেবারে আঁণকিয়া উঠিয়া কহিল, "কী সর্বনাশ। শ্নলেও যে ভয় হয়।"

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, 'মন্দ কী, দিন-দ্বই ব্দেধর প্রভাবেই এখানে ল্বকাইয়া থাকা যাক, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।'

ককিরকে নির্ত্তর দেখিয়া ব্লেখর মনে আর সংশয় রহিল না। কেণ্টা চাকরকে

জাকিয়া বলিল, "ওরে ও কেণ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয় গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

Ć

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল, সেই বটে। কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু, বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত বাগ্র যে সন্দিশধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপ্র্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ার চৌন্দ অক্ষরের পয়ারকে সতেরো অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোনােমতে তাহানিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াস্থাধ লোক আরাম পায়—তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না, আশ্চর্য গলপ শ্রনিয়া যথন সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নািস্তক বলিলেই হয়। কিন্তু, ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া ব্যুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হদয়হীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল।

ফকিরের অতিভীষণ অটল গাম্ভীর্যের প্রতি দ্রুক্ষেপমার না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ফিরিয়া বিসিয়া বলিতে লাগিল, "আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েছেন, তিপিস্বী হয়েছেন, চিরটা কাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে, আজ হঠাৎ মহামুনি জামদিশি হয়ে বসেছেন।"

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নির্পায়ে সহা করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে মাখন, তুই কুচ্কুচে কালো ছিলি, রঙটা এমন ফর্শা করিল কী করে।"

ফকির উত্তর দিল, "যোগ অভ্যাস করে।"

সকলেই বলিল, "যোগের কী আশ্চর্য প্রভাব।"

একজন উত্তর করিল, "আশ্চর্য আর কী। শাস্তে আছে, ভীম যথন হন্মানের লেজ ধরে তুলতে গেলেন, কিছ্তুতেই তুলতে পারলেন না। সে কী ক'রে হল। সে তো যোগবলে।"

এ কথা সকলকেই দ্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষণ্ঠীচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল, "বাবা, একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্ছে।"

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই—হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো মহিত**েক** প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল, "বাবা, আমি সম্ল্যাসী হয়েছি, আমি অন্তঃপ্রে ত্কতে পারব না।"

ষষ্ঠীচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, "তা হলে আপনাদের একবার গা তুলতে হচ্ছে। বউমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড়ো ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

সকলে উঠিয়া গেল। ফাঁকর ভাবিল, এইবেলা এখান হইতে এক দোঁড় মারি। কিন্তু, রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুল্কুরের মতো তাহার পশ্চাতে ছ্র্টিবে ইহাই কম্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তশ্বভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমনি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল ফকির অমনি নতশিরে তাহাদিগকে

প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, আমি তোমাদের সন্তান।"

অমনি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্গের মতো খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যাবিনিন্দিত কপ্ঠে বাজিয়া উঠিল, "ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বললি কাকে!"

অমনি আর-একটি কণ্ঠ আরো দুই সুর উচ্চে পাড়া কা্পাইয়া ঝংকার দিয়া উঠিল, "চোখের মাথা খেয়ে বর্সেছিস! তোর মরণ হয় না!"

নিজের স্থারি নিকট হইতে এর্প চলিত বাংলা শোনা অভ্যাস ছিল না, স্বৃতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফাকির জোড়হন্তে কহিল, "আপনারা ভুল ব্রুছেন। আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্ছি, আমাকে একট্ব ঠাউরে দেখুন।"

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল, "ঢের দেখেছি। দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাওনি। তোমার দ্বধের দাঁত অনেক দিন ভেঙেছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে। তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরা ভলব।"

এর্প এক-তরফা দাশপত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না— কারণ, ফকির একেবারে বাক্শান্তরহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অত্যত কোলাহল শ্নিনয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ প্রবেশ করিল। বলিল, "এতদিন আমার ঘর নিশ্তশ্ব ছিল, একেবারে ট্রশব্দ ছিল না। আজ মনে হচ্ছে বটে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

ফকির করজোড়ে কহিল, "মশায়, আপনার প্রবধ্দের হাত থেকে আমাকে রক্ষে কর্ন।"

ষষ্ঠী। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ, তাই প্রথমটা একটা অসহ্য বােধ হচ্ছে। তা, মা, তােমরা এখন যাও। বাবা মাখন তাে এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছাতেই যেতে দিচ্ছি নে।

ললনাশ্বয় বিদায় হইলে ফকির ষণ্ঠীচরণকে বলিল, "মশায়, আপনার পত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে গেছেন তা আমি সম্পর্ণ অন্ভব করতে পারছি। মশায়, আমার প্রণাম জানবেন, আমি চললেম।"

বৃদ্ধ এমনি উচ্চৈঃ বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ-হাঁ করিয়া ছ্র্টিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল, এমন ভন্ডতপদ্বীগিরি এখানে খাটিবে না। ভালোমান্বের ছেলের মতো কাল কাটাইতে হইবে। একজন বিলল, "ইনি তো পরমহংস নন, পরম বক।"

গাশ্ভীর্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফাঁকরকে এমন-সকল কুংসিত কথা কখনো শ্রনিতে হয় নাই। যাহা হউক, লোকটা পাছে আবার পালায় পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষণ্ঠীচরণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

Ġ

ফকির দেখিল এম্নি কড়া পাহারা ষে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল—ু

শোন্ সাধ্র উক্তি, কিসে মৃক্তি সেই সৃষ্ক্তি কর্ গ্রহণ । বলা বাহ্বল্য গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইরা আসিয়াছে। এমন করিয়াও কোনোমতে দিন কাটিত। কিন্তু, মাখনের আগমনসংবাদ পাইয়া দুই স্থাীর সম্পর্কের এক ঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমত ফকিরের গোঁফ দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল; তাহারা বলিল, "এ তো সত্যকার গোঁফ দাড়ি নয়, ছম্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে ।"

নাসিকার নিন্দবতী গ্রেফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফাকিরের ন্যায় অত্যত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দ্বেকর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল— প্রথমত মলিয়া, দ্বিতীয়ত এমন-সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও কান লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন-সকল গান ফর্মায়েশ করিতে লাগিল, আধ্বনিক বড়ো বড়ো নৃতন পশ্ডিতেরা যাহার কোনোর্প আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বন্পার্বাশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালি মাখাইয়া দিল; আহারকালে কেস্বরের পরিবর্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্তে হ্বার জল, দ্বের পরিবর্তে পিঠালি-গোলার আয়োজন করিল; পিণ্ডার নীচে স্পারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল; লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অল্রভেদী গান্ভীর্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফ্রিলয়া-ফাঁপিয়া ঝাঁকিয়া-হাঁকিয়া কিছ্বতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সণ্ডার করিতে পারিল না। কেবল সর্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাম্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিন্ট কপ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগ্রণ অধৈর্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইট্রকু বলিলেই যথেন্ট হইবে যে, ষণ্ঠীচরণ কোনো-এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশ্রভির শ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইরা পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুট্রন্বর্বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরমকোতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তংকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রংগপ্রিয়তার সংগে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রত্ত প্রতিহ্বা স্থির করিবেন, আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্প্রকীর্থি লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত, কিন্তু স্নেহের সম্প্রকীর লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে এক দেও ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিয়ন্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল, উভয়েরই চেণ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল—দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখ্চুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তিকার্যে পরস্পরকে জিতিবার চেণ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহ্বল্য, ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্তস্বভাব, নহিলে নিজের সন্তান-দের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না। শিশ্বরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধ্বেরে নিকট অভিভূত হইতে শিথে নাই, এইজন্য ফকির শিশ্বজাতির প্রতি তিলমাত্র অন্বরক্ত ছিলেন না— তাহাদিগকে তিনি কীট-পত্তেগর ন্যায় দেহ হইতে দুরে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশ্ব-পণ্গপালে আচ্ছন হইয়া বজহিস অক্ষরের ছোটো বড়ো নোটের স্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল এবং তাহারা সকলেই কিছু তাহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনোচিত ব্যবহার করিত না; শুন্ধশ্বচি ফ্রকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্র নহে।

পরের ছেলেরা যথন নানা স্বরে তাঁহাকে 'বাবা বাবা' করিয়া ডাকিয়া আদর করিত তথন তাঁহার সাংঘাতিক পাশব শক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষ্ম বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বাসিয়া থাকিতেন।

অবশেষে ফকির মহা চে'চামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে।"

তখন গ্রামের লোক এক উকিল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকিল আসিয়া কহিল, 'জোনেন আপনার দুই স্ত্রী?"

ফ্রির। আজে, এখানে এসে প্রথম জানল্ম।

উকিল। আর, আপনার সাত মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দ্বটি মেয়ে বিবাহ-যোগ্যা।

ফকির। আজে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন দেখতে পাচ্ছ।

উকিল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন তবে আপনার অনাথিনী দুই স্থী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, প্রের্ব হতে বলে রাখলুম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল, উকিলেরা জেরা করিবার সময় মহাপ্র্র্বাদগের মানমর্যাদা-গাম্ভীর্যকে খাতির করে না— প্রকাশ্যে অপমান করে এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট বাহির হয়। ফকির অশ্রনিস্তলোচনে উকিলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেণ্টা করিল; উকিল তাহার চাত্রীর, তাহার উপস্থিতবৃদ্ধির, তাহার মিথ্যা-গলপ-রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ো প্রশংসা করিতে লাগিল। শ্রনিয়া ফকিরের আপন হস্তপদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে প্রনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া অজস্ত্র গালি দিল এবং উকিল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহার উপর যখন আটজন বালক বালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারিদিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণবাব আসিয়া উপস্থিত। পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকিল কিছুতেই দখল ছাড়ে না।

এ লোকটি যে ফকির নহে, মাখন, তাহারা তাহার সহস্র অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিল— এমন-কি, যে ধাত্রী মাখনকে মান্য করিয়াছিল সেই ব্রিড়কে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফাকিরের চিব্রুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল, তাহাতেও ফকির রাশ মানে না. তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির এবং শিশরো ঘরে রহিল।

দুই স্থা হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ চুলোয়,

যমের কোন দুয়ারে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।"

ফকির তাহা নির্দিপ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, স্কুতরাং নির্ব্তর হইয়া রহিল। কিন্তু, ভাবে ষের্প প্রকাশ পাইল তাহাতে ষমের কোনো বিশেষ স্বারের প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এর্প বোধ হইল না; আপাতত যে-কোনো একটা স্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়।

তখন আর-একটি রমণীম্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফ্রিকরকে প্রণাম করিল। ফ্রিকর প্রথমে অবাক, তাহার পরে আনন্দে উৎফর্ল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল, "এ ষে হৈমবতী!"

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপ্রের্ব কখনো প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল, মৃতিমতী মৃত্তিঃ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আর-একটি লোক মুখের উপর শাল মুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিদ্ধ দেখিয়া সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল; অবশেষে হৈমবতীকে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিল উক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভানীপতি; তখন দয়াপরতন্ম হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বিলিল, "না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক।"

দুই দ্বীর প্রতি অঙগ্রুলি নিদেশি করিয়া কহিল, "এ আমারই দড়ি, আমারই কল্সী।"

মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ব ও বীরত্বে পাড়ার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল।

চৈত্র ১২৯৮

### ত্যাগ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

ফাল্গনের প্রথম প্রতিশিমায় আম্রমকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। প্রকরিণীতীরের একটি প্রতান লিচুগাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান ম্ব্যুজ্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়ন-গ্রের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছ্ব চণ্ডলভাবে কখনো তার স্থার একগ্রুছ চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙ্বলে জড়াইতেছে, কখনো তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠ্বং ঠ্বং শব্দ করিতেছে, কখনো তাহার মাথার ফ্রলের মালাটা টানিয়া স্বস্থানচ্যুত করিয়া তাহার ম্বথের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফ্রলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এপাশ হইতে একবার ওপাশ হইতে একট্ব-আধট্ব নাড়াচাড়া করিতে থাকে. হেমন্তের কতকটা সেই ভাব। কিন্তু কুস্ম সম্মুখের চন্দ্রালোক লাবিত অসীম শ্লোর মধ্যে দুই নেত্রকে নিমণন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। স্বামীর চাওলা তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। অবশেষে হেমনত কিছু অধীরভাবে কুস্মুমের দুই হাত নাড়া দিয়া বলিল, "কুস্মুম, তুমি আছ কোথায়? তোমাকে যেন একটা মনত দুরবীন ক্ষিয়া বিস্তর ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে এমনি দুরে গিয়া পড়িয়াছ। আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একট্র কাছাকাছি এসো। দেখো দেখি কেমন চমংকার রাত্রি।"

কুস্ম শ্ন্য হইতে ম্থ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল, "এই জ্যোৎস্নারার, এই বসম্তকাল, সমস্ত এই মুহুতে মিথ্যা হইয়া ভাঙিয়া যাইতে পারে এমন একটা মন্ত্র আমি জানি।"

হেমনত বলিল, "যদি জান তো সেটা উচ্চারণ করিয়া কাজ নাই। বরং এমন যদি কোনো মন্দ্র জানা থাকে যাহাতে সপতাহের মধ্যে তিনটে চারটে রবিবার আসে কিংবা রাহিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা পর্য তি টি'কিয়া যায় তো তাহা শর্নিতে রাজি আছি।" বলিয়া কুস্মাকে আর-একট্র টানিয়া লইতে চেন্টা করিল। কুস্মাস সে আলিণ্গনপাশে ধরা না দিয়া কহিল, "আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে-কথাটা বলিব মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে, তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও-না কেন আমি বহন করিতে পারিব।"

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শেলাক আওড়াইয়া হেমন্ত একটা রিসকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে শোনা গেল একটা ক্রুম্ধ চটিজ্বতার চটাচট শব্দ নিকটবতী হইতেছে। হেমন্তের পিতা হরিহর মুখ্বজ্যের পরিচিত পদশব্দ। হেমন্ত শশব্যুস্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর ন্বাবের নিকট আসিয়া জুন্ধ গর্জনে কহিল, "হেমন্ত, বউকে এখনি বাড়ি হইতে দ্রে করিয়া দাও।" হেমন্ত স্থার মুখের দিকে চাহিল, স্থা কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিয়া আপনাকে যেন লুন্ত করিয়া দিতে চেট্টা করিল। দিফণে বাতাসে পাপিয়ার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারো কানে গেলা না। প্থিবী এমন অসীম সুন্দর অথচ এত সহজেই সমস্ত বিকল হইয়া যায়।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেমন্ত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কি।" স্ত্রী কহিল, "সত্য।"

"এতদিন বল নাই কেন।"

"অনেকবার বলিতে চেণ্টা করিয়াছি, বলিতে পারি নাই। আমি বড়ো পাপিণ্ঠা।" "তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বলো।"

কুসন্ম গশ্ভীর দ্ঢ়েশ্বরে সমস্ত বিলয়া গেল— যেন অটলচরণে ধীরগতিতে আগন্নের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতখানি দশ্ধ হইতেছিল কেহ ব্রিঝতে পারিল না। সমস্ত শ্রিনয়া হেম্বত উঠিয়া গেল।

কুস্ম ব্রিঝল, যে-স্বামী চলিয়া গেল সে-স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না। কিছ্ম আশ্চর্য মনে হইল না; এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মতো অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল; মনের মধ্যে এমন একটা শ্বুন্ধ অসাড়তার সন্তার হইরাছে। কেবল প্থিবীকে এবং ভালোবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শ্ন্য বালিয়া মনে হইল। এমন কি, হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যুক্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা থরধার নিষ্ঠুর ছুরির মতো তাহার মনের একধার হইতে আর-একধার পর্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে-ভালোবাসাকে এতখানি বালয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা, যাহার তিলমান্ত বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক, যাহার ম্বৃত্র্মান্ত মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়, যাহাকে অসীম অনন্ত বালয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না—সেই ভালোবাসা এই! এইট্রুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমনি একট্র আঘাত করিল অমনি অসীম ভালোবাসা চূর্ণ হইয়া একম্বিট্ খ্লি হইয়া গেল। হেমন্ত কন্পিতস্বরে এই কিছু প্রের্ব কানের কাছে বালতেছিল, "চ্মন্থকার রাচি।" সে রাচি তো এখনো শেষ হয় নাই; এখনো সেই পাপিয়া ভাকিতেছে, দক্ষিণের বাতাস মশারি কাঁপাইয়া যাইতেছে, এবং জ্যোৎন্না স্বুখ্লান্ত স্বৃন্ধরীর মতো বাতায়নবতীর্ণ পালঙ্কের একপ্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্তই মিথ্যা। ভালোবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পর্রাদন প্রভাতেই অনিদ্রাশাভ্রুক হেমন্ত পাগলের মতো হইয়া প্যারিশংকর ঘোষালের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। প্যারিশংকর জিজ্ঞাসা করিল, "কী হে বাপান, কী খবর।"

হেমনত মৃহত একটা আগ্বনের মতো যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বালল, "তুমি আমাদের জাতি নৃষ্ট করিয়াছ, সর্বনাশ করিয়াছ— তোমাকে ইহার শাহ্নিত ভোগ করিতে হইবে"— বালতে বালতে তাহার কণ্ঠ রুখ্ধ হইয়া আসিল।

প্যারিশংকর ঈষং হাসিয়া কহিল, "আর তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ, আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত ব্লোইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড়ো যত্ন, বড়ো ভালোবাসা।"

হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মৃহ্তের্তি প্যারিশংকরকে ব্রহ্মতেজে ভঙ্গ করিয়া দিতে, কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জর্মলিতে লাগিল, প্যারিশংকর দিব্য স্কৃথ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল।

হেমনত ভানকভেঠ বলিল, "আমি তোমার কী করিয়াছিলাম।"

প্যারিশংকর কহিল, "আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কী অপরাধ করিয়াছিল। তুমি তখন ছোটো ছিলে, তুমি হয়তো জানো না— ঘটনাটা তবে মন দিয়া শোনো। ব্যস্ত হইয়ো না বাপন্ধ, ইহার মধ্যে অনেক কোতুক আছে।

"আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পালাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশ্ব ছিলে। তাহার পর পাঁচ বংসর বাদে সে যখন বারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছব কিছব মনে থাকিতে পারে। কিংবা তুমি না জানিতেও পার, তুমি তথন কলিকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন—মেরেকে যদি স্বামীগৃহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেরেকে আর ঘরে লইতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে হাতে পারে ধরিয়া বলিলাম, দাদা, এ যাত্রা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি, তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও়। তোমার বাপ কিছ্বতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেরেকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়াও আপদ মিটিল না। আমার ভাতুল্প্তারে যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি তোমার বাপ কন্যাকর্তাদের উর্ত্তোজত করিয়া সে বিবাহ ভাঙিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নহি।—এইবার কতকটা ব্রিকতে পারিয়াছ— কিন্তু আর-একট্র সব্র করো— সমস্ত ঘটনাটি শ্নিলে খুদি হইবে—ইহার মধ্যে একট্র রস আছে।

"তুমি যখন কালেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাট্রজ্যের বাড়িছল। বেচারা এখন মারা গিয়াছে। চাট্রজ্যেমহাশরের বাড়িতে কুস্মুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেয়েটি বড়ো স্কুদ্রী—ব্রুড়া রাহ্মণ কালেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সংবরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছন দ্বিশ্বতাগ্রুত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ব্রুড়োমান্মকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছনেই শক্ত নহে। মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শ্রুকাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া ম্বুখ্র্য হইত না। পরস্পরের ছাত হইতে তোমাদের কোনোর্গ কথাবার্তা হইত কিনা সে তোমরাই জান, কিন্তু মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বর্ড়ার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ, কাজকর্মে তাহার ক্রমিক ভুল হইতে দেখা গেল এবং তপদ্বিনী গোরীর মতো দিন দিন সে আহারনিদ্রা তাগ করিতে লাগিল। এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে বর্ড়ার সম্মুখেই অকারণে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না।

"অবশেষে বন্ড়া আবিষ্কার করিল, ছাতে তোমাদের মধ্যে সময়ে অসময়ে নীরব দেখাসাক্ষাৎ চলিয়া থাকে—এমন-কি কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহে চিলের ঘরের ছারায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে; নির্জন অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যথন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, খ্ড়ো, তুমি তো অনেকদিন হইতে কাশী ষাইবার মানস করিয়াছ,—মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও, আমি তাহার ভার লইতেছি।

"বিপ্রদাস তীর্থে গেল। আমি মেরেটিকে শ্রীপতি চাট্বজ্যের বাসায় রাখিরা তাহাকেই মেরের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড়ো আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গল্পের মতো। ইচ্ছা আছে, সমস্ত লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শ্বনিতেছি একট্ব-আধট্ব লেখে—তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ, গল্পের উপসংহারটি আমার ভালো করিয়া জানা নাই।"

হেমন্ত প্যারিশংকরের এই শেষ কথাগ্মলিতে বড়ো-একটা কান না দিয়া কহিল. "কুস্ম এই বিবাহে কোনো আপত্তি করে নাই?" প্যারিশংকর কহিল, "আপত্তি ছিল কিনা বোঝা ভারি শন্ত। জান তো বাপ্র, মেয়েমান্বের মন; যখন না বলে তখন হাঁ ব্বিতে হয়। প্রথমে তো দিনকতক ন্তন বাজিতে আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মতো হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম কোখা হইতে সন্ধান পাইয়াছ; প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত—এবং শ্রীপতির বাসার সম্ম্বথে আসিয়া কী যেন খাজিয়া বেড়াইতে;— ঠিক যে প্রেসিডেল্সি কালেজের রাসতা খাজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ ভদলোকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ য্বকদের হদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শানিয়া আমার বড়ো দর্খ হইল। দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়োই ব্যাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটির অবস্থাও সংকটাপয়।

"একদিন কুস্মেকে ডাকিয়া লইয়া কহিলাম, বাছা, আমি ব্ড়ামান্য, আমার কাছে লঙ্জা করিবার আবশ্যক নাই—তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। ছেলেটিও মাটি হইবার জো হইয়াছে। আমার ইছা তোমাদের মিলন হয়। শ্নিবামাত্র কুস্ম একেবারে ব্লুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ছ্বিটয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় গ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুস্মুকে ডাকিয়া তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লঙ্জা ভাঙিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে ব্লুঝাইলাম যে, বিবাহ ব্যুতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া মিলনের আর কোনো উপায় নাই। কুস্মুম কহিল, কেমন করিয়া হইবে। আমি কহিলাম, তোমাকে কুলীনের মেয়ে বিলয়া চালাইয়া দিব। অনেক তর্কের পর সে এ-বিবরে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা একে র্থেপিয়া যাইবার জো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ-সকল গোলমালের কথা বিলবার আবশ্যক কী। কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিন্তে নিঙ্গায় হইয়া গেলেই সকল দিকে স্কুথের হইবে। বিশেষত এ-কথা যখন কখনো প্রকাশ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মতো অসুখী করা।

"কুসন্ম ব্নিকল কি ব্নিকল না, আমি ব্নিকতে পারিলাম না। কখনো ফাঁদে কখনো চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি যখন বলি 'তবে কাজ নাই' তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইর্প অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমুস্ত ঠিক হইল।

"বিবাহের অনতিপ্রে কুস্ম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল তাহাকে আর কিছ্তেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে, বলে, ইহাতে কাজ নাই, জ্যাঠামশায়। আমি বলিলাম, কী সর্বনাশ, সমসত স্থির হইয়া গেছে, এখন কী বলিয়া ফিরাইব। কুস্ম বলে, তুমি রাজ্ঞ করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে,— আমাকে এখান হইতে কোখাও পাঠাইয়া দাও। আমি বলিলাম, তাহা হইলে ছেলেটির দশা কী হইবে। তাহার বহ্নিদনের আশা কাল প্র্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বাসয়াছে, আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব! আবার তাহার পরিদন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই ব্ড়াবয়সে স্থীহত্যা বহ্নহত্যা করিতে বাসয়াছি।

"তাহার পর শ্ভলশে শ্ভবিবাহ সম্পন্ন হইল—আমি আমার একটা কর্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কী হইল তুমি জান।" হেমনত কহিল, "আমাদের যাহা করিবার তাহা তো করিলেন, আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন।"

প্যারিশংকর কহিলেন, "দেখিলাম তোমার ছোটো ভণনীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম, একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি কিন্তু সে কেবল কর্তব্যবোধে। আবার আর-একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পড়ে, আমার কর্তব্য এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শুদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।"

হেমন্ত বহুক্টে ধৈর্য সংবরণ করিয়া কহিল, "এই যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কী হইবে। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন?"

প্যারিশংকর কহিলেন, "আমার যাহা কাজ তাহা আমি করিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত দ্বীকে পোষণ করা আমার কর্ম নহে।—ওরে, হেমন্তবাব্র জন্য বরফ দিয়া একংলাস ডাবের জল লইয়া আয়. আর পান আনিস।"

হেমনত এই স্মাতিল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের পণ্ডমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখি ডাকিতেছে না। প্রুকরিণীর ধারের নিচুগাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর কালির দাগের মতো লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘ্ররিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর আকাশের তারা নিনিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কী একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগ্রেহ দীপ জন্নলা নাই। হেমন্ত বাতায়নের কাছে খাটের উপরে বসিয়া সম্মন্থের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুস্ম ভূমিতলে দ্বই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মন্থ রাখিয়া পাড়য়া আছে। সময় যেন দতন্তিত সমন্দ্রের মতো দিথর হইয়া আছে। যেন অনন্ত নিশীথিনীর উপর অদৃষ্ট চিত্রকর এই একটি চিরুদ্থায়ী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে— চারিদিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচারক এবং তাহার পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চটিজ্বতার শব্দ হইল। হরিহর মুখ্রজ্যে শ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন, "অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকে ঘর হইতে দূরে করিয়া দাও।"

কুসন্ম এই স্বর শ্ননিবামাত্র একবার মন্থ্তের মতো চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দন্ই পা দ্বিগন্ণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল—চরণ চুস্বন করিয়া পায়ের ধনুলা মাথায় লইয়া পা ছাডিয়া দিল।

হেমনত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল, "আমি স্বীকে ত্যাগ করিব না।" হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, "জাত খোয়াইবি?" হেমনত কৃহিল, "আমি জাত মানি না।"

"তবে তুইস্কেষ দ্রে হইয়া যা।"

## একরাত্রি

স্বরবালার সংগ একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ-বউ থেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে স্বরবালার মা আমাকে বড়ো যত্ন করিতেন এবং আমাদের দ্ইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, "আহা, দুটিতে বেশ মানায়।"

ছোটো ছিলাম কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম ব্বিক্তে পারিতাম। স্বরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছ্ব বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বন্ধম্ল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্কৃতাবে আমার সকলরকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার র্পের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গোরব ছিল না,— আমি কেবল জানিতাম, স্বরবালা আমারই প্রভুষ স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষর্প অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ শেখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেস্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইর্প অত্যুচ্চ ছিল— কালেস্টারের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেড্কার্ক হইব. ইহা আমি মনে মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন—নানা উপলক্ষে মাছটা তরকারিটা টাকাটা শিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের প্জার্চনা করিতে হইত তাহাও শিশ্বকাল হইতে আমার জানা ছিল, এইজন্য আদালতের ছোটো কর্মচারী এমন-কি পেয়াদাগ্বলাকে পর্যন্ত হদয়ের মধ্যে খ্ব একটা সম্প্রমের আসন দিয়াছিলাম। ই হারা আমাদের বাংলাদেশের প্জা দেবতা। তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো ন্তন সংস্করণ। বৈষ্যিক সিন্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিন্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ই হাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশি,— স্বতরাং প্রের গণেশের যাহা কিছ্ব পাওনা ছিল, আজকাল ই হারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া একসময় বিশেষ স্বিধাযোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছ্ব কিছ্ব অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথানিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণ-বিসর্জন করা যে আশ্ব আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কী করিয়া উক্ত দ্বঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দুফীন্তও দেখাইত না। কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো ৫,িট ছিল না। আমরা পাড়ার্গে ছেলে, কলিকাতার ইচড়ে-পাকা ছেলের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে দিখি নাই, স্বতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দুঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তু পক্ষীয়েরা বন্ধুতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুরে রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেণ্ডি চোর্কি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। শহরের ছেলেরা এই-সব লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট্সীনি গারিবাল্ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং স্বরবালার পিতা একমত হইয়া স্বরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন।

আমি পনেরো বংসর বয়সের সময় কলিকাতায় পালাইয়া আসি, তখন স্বর-বালার বয়স আট; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার বিবাহের বয়স ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এদিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব—বাপকে বলিলাম, বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দ্বই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাব্র সহিত স্বরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যুস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যুক্ত তচ্ছে বোধ হইল।

এন্দ্রেন্স পাস করিয়াছি, ফার্স্ট আর্টস দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই, মাতা এবং দুটি ভাগনী আছেন। স্তরাং কালেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে ফিরিতে হইল। বহু চেন্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোটো শহরে এন্ট্রেন্স স্কুলের সেকেন্ড মান্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসম্ম এগ্জামিনের তাড়া ঢের বেশি। ছার্নিদগকে গ্রামার অ্যাল্জেরার বহিভূতি কোনো কথা বলিলে হেডমাস্টার রাগ করে। মাস-দ্বেয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানার্প কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাং হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্কৃভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; লম্ফে-ঝেন্ফে আর উৎসাহ থাকে না।

অিনদার্হের আশৃধ্বায় একজন করিয়া মাস্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি একা মান্ব, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড়ো আটচালার সংলেশ একটি চালায় আমি বাস করিতাম।

স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছ্ম দ্রে। একটি বড়ো প্রুক্তরিণীর ধারে। চারিদিকে সম্পারি নারিকেল এবং মাদারের গাছ, এবং স্কুলগ্রের প্রায় গায়েই দ্মটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে। একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই এবং এতদিন উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুলঘরের অনতিদ্রে। এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্হী— আমার বাল্যসখী স্ববালা—ছিল, তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচনবাব,র সংশ্যে আমার আলাপ হইল। স্ববালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল, তাহা রামলোচনবাব, জানিতেন কিনা জানি না, আমিও ন্তন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না। এবং স্ববালা যে কোনোকালে আমার জীবনের সংশ্য কোনোর্পে জড়িত ছিল, সে-কথা আমার ভালো করিয়া মনে উদয় হইল না।

একদিন ছ্বটির দিনে রামলোচনবাব্ব বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কী বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বোধ করি বর্তমান ভারতবর্ষের দ্বরবন্ধা সন্বন্ধে। তিনি যে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ফ্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে তামাক টানিতে টানিতে এ সন্বন্ধে ঘণ্টাখানেক-দেড়েক অনর্গল শখের দ্বংখ করা যাইতে পারে।

এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদ্ব একট্ব চুড়ির ট্বংটাং, কাপড়ের একট্বখানি খস্থস্ এবং পায়েরও একট্বখানি শব্দ শ্বিতে পাইলাম; বেশ ব্বিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কোত্হলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ দর্খানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল— বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশবপ্রীতিতে ঢলটল দর্খানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্কিন্ধ দ্ভিট। সহসা হুৎপিশ্ডকে কে ষেন একটা কঠিন মন্ভিটর দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম কিল্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখিপাড় যাহা করি কিছ্মতেই মনের ভার দূরে হয় না; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় একট্ব স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন। মনের মধ্যে হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সর্রবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্যে বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খ্রিড়য়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারট্কুও পাইবে না। সেই শৈশবের স্বরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শ্রনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অন্ভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়ালা থাকিবে।

আমি বলিলাম, তা থাক্-না, স্বরবালা আমার কে।

উত্তর শ্রনিলাম, স্বরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিল্তু স্বরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।

সে-কথা সত্য। স্বরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সবচেরে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেরে নিকটবতী, আমার জীবনের সমস্ত স্বখদ্বঃখভাগিনী হইতে পারিত,—সে আজ এত দ্র, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ। আর, একটা রামলোচন কোথাও কিছ্ব নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত; কেবল গোটা-দুরেরক মুখ্য্থ মন্দ্র পড়িয়া স্বেবালাকে প্থিবীর আর-সকলের নিকট হইতে একম্হতে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

আমি মানবসমাজে ন্তন নীতি প্রচার করিতে বিস নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই, বন্ধন ছি'ড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সুবই বিবেচনাসংগত। রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে-স্বরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ-কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এর্প চিন্তা নিতান্ত অসংগত এবং অন্যায় তাহা ন্বীকার করি কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোনো কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুরবেলায় ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গ্রন্ গ্রন্ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষং উত্তপত বাতাসে নিমগাছের পুরুপমঞ্জারির স্বগণ্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত— কী ইচ্ছা করিত জানি না—এই পর্যন্ত বালতে পারি, ভারতবর্ষের এইসমস্ত ভাবী আশাস্পদাদগের ব্যাকরণের শ্রম সংশোধন করিয়া জীবন্যাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছন্টি হইরা গেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে মন টি কিত না, অথচ কোনো ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহ্য বোধ হইত। সন্ধ্যাবেলার প্রকরিণীর ধারে সন্পারি-নারিকেলের অর্থহীন মর্মরধর্নি শ্রনিতে শ্রনিতে ভাবিতাম, মন্ব্যসমাজ একটা জটিল প্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারো মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।

তোমার মতো লোক স্বরবালার স্বামীটি হইয়া ব্ড়াবয়স পর্যক্ত বেশ স্থে
থাকিতে পারিত, তুমি কিনা হইতে গেলে গারিবাল্ডি এবং হইলে শেষে একটি
পাড়াগেরে স্কুলের সেকেও মাস্টার। আর, রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ
করিয়া স্বরবালারই স্বামী হইবার কোনো জর্বরি আবশ্যক ছিল না; বিবাহের
প্র্যান্ত্ত পর্যক্ত তাহার পক্ষে স্বরবালাও যেমন ভবশংকরীও তেমন, সেই
কিনা কিছ্মান্ত না ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া সরকারি উকিল হইয়া দিব্য
পাঁচটাকা রোজগার করিতেছে— যেদিন দ্বধে ধোঁয়ার গন্ধ হয় সেদিন স্বরবালাকে
তিরস্কার করে, যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন স্বরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়।
বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোনো অসন্তোষ নাই, প্র্করিণীর ধারে বসিয়া
আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোনোদিন হাহ্বতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।

রামলোচন একটা বড়ো মকন্দমায় কিছ্বকালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুলঘরে আমি যেমন একলা ছিলাম সেদিন স্বরবালার ঘরেও স্বরবালা বোধ করি সেইর্প একা ছিল।

মনে আছে সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃণ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেড্মাস্টার সকাল সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরিদন বিকালের দিকে ম্যলধারে বৃণ্টি এবং সংখ্যা মড়েগ ঝড় আরম্ভ হইল। যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃণ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে

চলিল। প্রথমে প্রেণিক হইতে বাতাস বহিতেছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘ্নাইবার চেন্টা করা বৃথা। মনে পড়িল, এই দ্বর্যোগে স্বরবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবৃত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি প্র্করিণীর পাড়ের উপর রাত্রিয়াপন করিব। কিন্তু কিছ্বতেই মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাচি যখন একটা-দেড়টা ইইবে হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল—সম্দ্র ছ্বিটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। স্বরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের প্রুক্তরিণীর পাড়— সে পর্যক্ত যাইতে না-যাইতে আমার হাঁট্রজল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতীয় আর-একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের প্রুক্রের পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ হইবে।

পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম, বিপরীত দিক হইতে আর-একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত ব্রিথতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর-সমস্ত জলম্পন হইয়া গেছে কেবল হাত-পাঁচছয় দ্বীপের উপর আমরা দুর্টি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তথন প্রলয়কাল, তথন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং প্রথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গৈছে—তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না—কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কশলপ্রশন্ত করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মন্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমসত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া স্ববালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া স্ববালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে স্ববালা, কোন্-এক জন্মান্তর, কোন্-এক প্রাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই স্র্ব-চন্দালোকিত লোকপরিপ্র্ণ প্থিবীর উপরে আমারই পাশ্বে আসিয়া সংলগন হইয়াছিল; আর, আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভরংকর জনশ্ন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে স্ববালা একাকিনী আমারই পাশ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্লোতে সেই বিকশিত প্র্পেটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে— এখন কেবল আর-একটা টেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রাণ্ডট্রু হইতে বিচ্ছেদের এই বৃশ্ভট্রুক হইতে খিসয়া আমরা দৃজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আস্ক । স্বামীপত্রগৃহধনজন লইয়া স্বরবালা চিরদিন স্বথে থাকুক। আমি এই একরাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাহি প্রায় শেষ হইয়া আসিল— ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল— স্বরবালা কোনো কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোনো কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল

ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল— আমার প্রমায়র সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

লৈপ্ত ১২৯৯

# একটা আযাঢ়ে গল্প

5

দ্রে সম্দেরে মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস। দ্বির তিরি হইতে নহলা দহলা পর্যন্ত আরো অনেক-ঘর গ্রেম্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্জাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা দহলারা অন্ত্যজ— তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু চমংকার শৃত্থলা। কাহার কত ম্লা এবং মর্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জো নাই। সকলেই যথানিদিভিন্মতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়। বংশার্বলিক্তমে কেবল প্র্বতী দিগের উপর দাগ বুলাইয়া চলা।

সে যে কী কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া শ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলাফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্ফ্যাল্ ছবির মতো। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবিধি পায়ের জুতা পর্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না; সকলেই মৌন নিজী বভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখ্প্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোনো আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, ন্তন পথে চলিবার চেণ্টা নাই, হাসি নাই, কাল্লা নাই, সন্দেহ নাই, দিবধা নাই। খাঁচার মধ্যে ষেমন পাথি ঝট্পট্ করে, এই চিত্রিতবং মাতি গাঁলির অশতরে সের্প কোনো-একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এককালে এই খাঁচাগর্নার মধ্যে জীবের বসতি ছিল— তখন খাঁচা দ্বলিত এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শ্বনা যাইত। গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত।—এখন কেবল পিঞ্জরের সংকীর্ণতা এবং স্বৃশৃত্থল শ্রেণীবিন্যুস্ত লোহশলাকাগ্বলাই অন্ভব করা যায়— পাখি উড়িয়াছে কি মরিয়াছে কি জীবন্যুত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে।

আশ্চর্য দতব্যতা এবং শান্তি। পরিপূর্ণ দ্বদ্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গ্রে সকলই স্কাহত, দ্বিহিত,— শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই—কেবল নিতানৈমিত্তিক ক্ষ্মুদ্র কাজ এবং ক্ষ্মুদ্র বিশ্রাম।

সম্দ্র অবিশ্রাম একতানশব্দপ্রেক তটের উপর সহস্র ফেনশ্লে কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমসত স্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—পক্ষীমাতার দ্বই প্রসারিত নীলপক্ষের মতো আকাশ দিগ্দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদ্র পরপারে গাঢ় নীল রেখার মতো বিদেশের আভাস দেখা যায়— সেখান হইতে রাগন্বেষের স্ক্রেকালাহল সম্দ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

₹

সেই পরপারে, সেই বিদেশে এক দুয়োরানীর ছেলে এক রাজপত্ত্র বাস করে। সে তাহার নির্বাসিত মাতার সহিত সম্দুতীরে আপন্মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বৃনিতছে। সেই জাল দিগ্দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমন্দ্রের তীরে আকাশের সীমায় ওই দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্বদা সপ্তরণ করিয়া ফিরিতেছে— খ্রিভতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মানিক, পারিজাত প্রুপ, সোনার কাঠি, রুপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমন্দ্র তেরো নদীর পারে দৃর্গম দৈত্যভবনে স্বক্ষসম্ভবা অলোকস্কুদরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপত্নর পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে পাঠান্তে সদাগরের প্রত্রের কাছে দেশ-বিদেশের কথা এবং কোটালের প্রত্রের কাছে তাল-বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ্ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে,—গৃহন্বারে মায়ের কাছে বিসয়া সম্দ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, মা, একটা খুব দ্র দেশের গলপ বলো। মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যগ্রত এক অপূর্ব দেশের অপূর্ব গলপ বলিতেন—বৃষ্টির ঝর্ঝর্ শব্দের মধ্যে সেই গলপ শ্রনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল, সাঙাং, পড়াশুনা তো সাজ্য করিয়াছি, এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব তাই বিদায় লইতে আসিলাম।

রাজার পত্র কহিল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কোটালের পত্র কহিল, আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে; আমিও তোমাদের সঙ্গী।

রাজপত্ত দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি— এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

0

সম্দ্রে সদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তৃত ছিল— তিন বন্ধ্ব চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল— নৌকাগ্বলা রাজপ্রেরে হ্রদয়বাসনার মতো ছ্বটিয়া চলিল।

শৃত্থদ্বীপে গিয়া একনোকা শৃত্থ, চন্দনদ্বীপে গিয়া একনোকা চন্দন, প্রবালদ্বীপে গিয়া একনোকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বংসরে গজদত ম্গুনাভি লবঙ্গ জায়ফলে যখন আর চারিটি নোকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্যায় কড় আসিল।

সুব-কটা নৌকা ভূবিল, কেব্ল একটি নৌকা তিন বন্ধকে একটা দ্বীপে

আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম ষ্থানিয়মে বাস করে এবং দহলা-নহলাগ্র্লাও তাহাদের প্দান্বতী হইয়া যথা-নিয়মে কাল কাটায়।

8

তাসের রাজ্যে এতদিন কোনো উপদ্রব ছিল না। এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে প্রথম এই একটা তর্ক উঠিল—এই যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমৃদ্র হইতে উঠিয়া আসিল, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে।

প্রথমত, ইহারা কোন্ জাতি—টেক্কা, সাহেব, গোলাম না দহলা-নহলা? দ্বিতীয়ত, ইহারা কোন্ গোল্ল—ইম্কাবন, চিড়েতন, হরতন অথবা রুহিতন?

এ-সমৃত্ত স্থির না হইলৈ ইহাদের সহিত কোনোর্প ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অম্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে, ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ুকোণে, কেই বা নৈশ্বতিকোণে, কেই বা ঈশানকোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এতবড়ো বিষম দৃন্দিচন্তার কারণ ইতিপ্রের্ব আর কখনো ঘটে নাই। কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধন তিনটির এ সকল গ্রন্তর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই। তাহারা কোনো গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে ইতস্তত করিতে লাগিল এবং বিধান খ্রিজবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে-খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দর্রার তিরি পর্যন্ত অবাক। তিরি কহিল, ভাই দর্রি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই। দর্বি কহিল, ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি, ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচজাতীয়।

আহারাদি করিয়া ঠান্ডা হইয়া তিন বন্ধ্ব দেখিল, এখানকার মান্যগ্রলা কিছ্ব ন্তন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও ম্ল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতব্বিদ্ধভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিলয়া দ্বিলয়া বেড়াইতেছে। যাহা-কিছ্ব করিতেছে তাহা যেন আর-একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন প্র্লোবাজির দোদ্বলামান প্রত্লগ্রলির মতো। তাই কাহারো ম্বথ ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশয় গশ্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবস্বন্ধ ভারি অশ্ভত দেখাইতেছে।

চারিদিকে এই জীবনত নিজীবিতার প্রম গশ্ভীর রক্মসকম দেখিয়া রাজপুর আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই আন্তরিক কোতুকের উচ্চ হাস্যধর্নি ভাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এমনি একানত যথাযথ, এমনি প্রিপাটি, এমনি প্রাচীন, এমনি সুগশ্ভীর যে কোতুক আপনার অকস্মার্ণ-উচ্ছনিসত উচ্ছ্ত্থল শব্দে আপনি চকিত হইয়া মলান হইয়া নির্বাপিত হইয়া গেল—চারিদিকের লোকপ্রবাহ প্রোপেক্ষা দ্বিগ্নে স্তব্ধ গদভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পত্র এবং সদাগরের পত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপত্রকে কহিল, ভাই সাঙাং, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর একদন্ড নয়। এখানে আর দৃই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জাবিত আছি কিনা।

রাজপুত্র কহিল, না ভাই, আমার কোত্ত্ল হইতেছে। ইহারা মান্ধের মতো দেখিতে— ইহাদের মধ্যে এক ফোঁটা জীবনত পদার্থ আছে কিনা একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।

#### Œ

এমনি তো কিছ্কাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোনো নিয়মের মধ্যেই ধরা দের না। যেখানে যখন ওঠা, বসা, মুখ ফেরানো, উপ্রুড় হওরা, চিৎ হওরা, মাথা নাড়া, ডিগবাজি খাওরা উচিত, ইহারা তাহার কিছুই করে না বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই-সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্গেজ গাস্ভীর্য আছে, ইহারা তন্দ্রারা অভিভূত হয় না।

একদিন টেক্কা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মতো গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীরম্বথে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন।

তিন বন্ধ, উত্তর করিল, আমাদের ইচ্ছা।

হাঁড়ির মতো গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বংনাভিভূতের মতো বলিল, ইচ্ছা? সে বেটা কে।

ইচ্ছা কী সেদিন ব্রিলে না কিন্তু ক্রমে ক্রমে ব্রিলে। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল এমন করিয়া না চালিয়া অমন করিয়া চলাও সম্ভব, যেমন এদিক আছে তেমনি ওদিকও আছে,— বিদেশ হইতে তিনটে জীবনত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এমনি করিয়া তাহারা ইচ্ছানামক একটা রাজশন্তির প্রভাব অস্প্র্টভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ওই সেটি যেমনি অন্ভব করা অমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অলপ অলপ করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল— গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগরসপের অনেক-গ্নলা কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দর্গতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইর্প।

#### b

নিবি কারম্তি বিবি এতদিন কাহারো দিকে দ্খিপাত করে নাই, নিবাক নির্দিব দ্বাদিন কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসন্তের অপরাহে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মতো ঘনকৃষ্ণ পক্ষা উধের্ব উৎক্ষিণত করিয়া রাজপ্রের দিকে ম্বর্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল। রাজপ্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, এ কী সর্বনাশ। আমি জানিতাম, ইহারা এক-একটা ম্তিবং,— তাহা তো নহে, দেখিতেছি এ যে নারী।

কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্রকে নিভ্তে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল, ভাই, ইহার মধ্যে বড়ো মাধ্যে আছে। তাহার সেই নবভাবোন্দীপত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক ন্তনস্ট জগতের প্রথম উষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম। এতদিন যে ধৈর্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সাথক হইল।

দুই বন্ধ্ব পরম কোত্হলের সহিত সহাস্যে কহিল, সভ্য নাকি, সাঙাং।

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মৃহ্মহ্র তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরুল্ড হইল। মনে করো, যখন তাহাকে গোলামের পার্দের্ব শ্রেণীবন্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে তখন সে হঠাৎ রাজপ্রের পার্দের্ব আসিয়া দাঁড়ায়,— গোলাম অবিচলিত ভাবে স্কুশভীর কন্ঠে বলে, বিবি, তোমার ভুল হইল। শ্রনিয়া হরতনের বিবির স্বভাবত-রক্তকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নিনিমেষ প্রশাতত দ্বিত্টি নত হইয়া যায়। রাজপ্রে উত্তর দেয়, কিছ্ম ভুল হয় নাই, আজ হইতে আমিই গোলাম।

নবপ্রম্ফাটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কী অভূতপূর্ব শোভা, এ কী অভাবনীয় লাবণা বিস্ফারিত হইতে লাগিল। তাহার গতিতে এ কী স্মধ্র চাণ্ডলা, তাহার 'দ্বিপাতে এ কী হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কী একটি স্বান্ধি আরতি-উচ্ছনাস উচ্ছবসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই নব অপরাধিনীর দ্রমসংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজ-কাল সকলেরই দ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্যাদারক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা-নহলাগ্র্লা পর্যন্ত কেমন হইয়া গেল।

এই প্রোতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর-কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধর্নিতে গান করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একস্বরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে,— আজ সহসা দক্ষিণবায়্বচণ্ডল বিশ্বব্যাপী দ্বন্ত যৌবনতরঙগরাশির মতো আলোতে ছায়াতে ভঙগীতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেন্টা করিতে লাগিল।

q

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম। কোথায় গেল সেই পরিতুণ্ট পরিপুন্ট স্কুগোল মুখচ্ছবি। কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সম্কুদ্র ধারে বসিয়া থাকে, কাহারো বা রাগ্রে নিদ্রা হয় না, কাহারো বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারো ঈর্ষা, কাহারো অনুরাগ, কাহারো ব্যাকুলতা, কাহারো সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সংগীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দ্বিট পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাত মন্দ না হউক কিন্তু উহার শ্রী নাই— আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে, কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের দূষ্টি আমার দিকে আরুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। সাহেব ভাবিতেছে, টেক্কা সর্বাদা ভারি টক্টক্ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে, মনে করিতেছে, উহাকে দেখিয়া বিবিগ্লো ব্রক ফাটিয়া মারা গেল।— বলিয়া ঈষং বক্ত হাসিয়া দপ্রিণ মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগালি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসঙ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আ মরিয়া যাই। গবি ণীর এত সাজের ধ্নুম কিসের জন্য গো বাপর। উহার রকমসকম দেখিয়া লঙ্জা করে! বলিয়া দ্বিগনে প্রযক্ষে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সখায় কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভূতে বসিয়া গোপন কথাবার্তা হইতে থাকে। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো রাগ করে, কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।

যুবকগন্না পথের ধারে বনের ছায়ায় তর্ম্লে পৃষ্ঠে রাখিয়া শন্ত্রকপ্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া অলসভাবে বাসিয়া থাকে। বালা স্নাল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপনমনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মন্থ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়, যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোনো কোনো খেপা য্বক দ্বঃসাহসে ভর করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মতো একটাও কথা জোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অন্ক্ল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত ম্বংতের মতো ক্রমে ক্রমে দুরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখি ডাকিতে থাকে, বাতাস অণ্ডল ও অলক উড়াইরা হৃহ্ করিয়া বহিয়া যায়, তর্পল্লব ঝর্ঝর্ মর্মর্ করে এবং সম্দ্রের অবিশ্রাম উচ্ছবসিত ধর্নি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগন্ধ দোদ্লামান করিয়া তোলে।

একটা বসতে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

H

রাজপুর দেখিলেন, জোয়ারভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্থম্ করিতেছে—কথা নাই, কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি; কেবল এক পা এগোনো, দুই পা পিছনো; কেবল আপনার মনের বাসনা সত্পাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কুশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে। কেবল চোখ-দুটা জ্বলিতেছে এবং অর্ভানিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর বায়ুকম্পিত পল্লবের মতো স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপন্ত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, বাঁশি আনো, তুরীভেরী বাজাও, সকলে আনন্দধর্নন করো, হরতনের বিবি স্বয়ন্দ্ররা হইবেন।

তৎক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফ্র' দিতে লাগিল, দ্বরি তিরি ত্রীভেরী লইয়া পড়িল। হঠাৎ এই তুম্বল আনন্দতরখেগ সেই কানাকানি চাওয়াচাওয়ি ভাঙিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী এক**র মিলিত হইয়া ক**ত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস। কত রহস্যা**চ্ছলে মনে**র কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চহাস্যে তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় লতায় বৃক্ষে নানা ভণ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে, ইহাদের মধ্যে তেমনি হইতে লাগিল।

এমনি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড়ো মধ্র স্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিল। যাহারা ভালো করিয়া ভালোবাসে নাই তাহারা ভালোবাসিল, যাহারা ভালোবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হরতনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্তদিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়া ছিল। তাহার কানেও দ্র হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দ্বটি চক্ষ্ব ম্বদ্রিত হইয়া আসিয়াছিল; হঠাৎ এক সময়ে চক্ষ্ব মেলিয়া দেখিল, সম্মব্থে রাজপ্র বসিয়া তাহার মৃথের দিকে চাহিয়া আছে; সে অমনি কম্পিত-দেহে দুই হাতে মৃথ ঢাকিয়া ভূমিতে ল্বন্ঠিত হইয়া পড়িল।

রাজপত্র সমস্তাদন একাকী সম্দ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্দ্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলজ্জ লাকুন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

>

রাত্রে শতসহস্র দীপের আলোকে, মালার স্বৃগন্ধে, বাঁশির সংগীতে, অলংকৃত স্কৃতিজত সহাস্য শ্রেণীবন্ধ ধ্বকদের সভায় একটি বালিকা ধীরে ধীরে কন্পিত চরণে মালা হাতে করিয়া রাজপ্রের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলয়িত কপ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলয়িত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপ্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য স্থালিত হইয়া তাঁহার কপ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্রবং নিস্তব্ধ সভা সহস্য আনন্দোচ্ছ্রাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপ্রকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

#### 50

সম্দ্রপারের দৃঃথিনী দৃয়োরানী সোনার তরীতে চড়িয়া প্রত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মান্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর প্রের্র মতো সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্তনীয় গাশ্ভীর্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার স্বখ-দ্বঃখ রাগন্বেষ বিপদসম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নবরাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভালো, কেহ মন্দ, কাহারও আনন্দ, কাহারও বিষাদ—এখন সকলে মান্ষ। এখন সকলে অলঙ্ঘ্য বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধ্ এবং অসাধ্।

# জীবিত ও য়ত

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাব্দের বাড়ির বিধবা বধ্টির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পত্তেও নাই। একটি ভাশ্রপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই বিধবা কাকী কাদন্দিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশি হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না;— তাহার উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি— কিন্তু কেবলমার সেনহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোনো দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশিচত প্রাণের ধর্নটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে।

বিধবার সমস্ত রুন্ধ প্রীতি এই ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন প্রাবণের রাত্রে কাদন্দিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কী কারণে তাহার হৎপশ্দন স্তব্ধ হইয়া গেল— সময় জগতের আর-সর্বত্রই চলিতে লাগিল, কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পর্নলসের উপদ্রব ঘটে এইজন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রানীঘাটের শমশান লোকালয় হইতে বহুদ্রে। প্রুজরিণীর ধারে একখানি কুটির এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাশ্ভ বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর-কোথাও কিছুর্নাই। প্রে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শ্রকাইয়া গেছে। সেই শ্রুজ জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শমশানের প্রুজরিণী নিমিতি হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই প্রুজরিণীকেই প্র্ণা স্লোতিস্বিনীর প্রতিনিধি-স্বর্প জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটিরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বাধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গ্রেন্ট্রেল কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধ্ব এবং বন্মালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থম্থমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না; অন্ধকার ঘরে দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহু চেণ্টাতেও জন্ত্রিল না— যে-লণ্ঠন সংগে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল, "ভাই রে, এক ছিলিম তামাকের জোগাড় থাকিলে বড়ো স্ক্রিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছ্ই আনা হয় নাই।"

্র অন্য ব্যক্তি কহিল, "আমি চট্ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি।" বন্মালীর পলায়নের অভিপ্রায় ব্রিঝয়া বিধ্র কহিল, "মাইরি। আর, আমি ব্রিঝ এখানে একলা বসিয়া থাকিব।"

আবার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল— তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বাসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছ্ন শব্দ নাই—কেবল প্রক্রেরণীতীর হুইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শ্না যাইতেছে। এমন সময় মনে হুইল যেন খাটটা ঈষং নড়িল— যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধন এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস শন্না গেল। বিধন এবং বনমালী এক মন্হাতে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমাথে দৌড দিল।

প্রায় ফ্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহাদের অবশিষ্ট দুই সংগী লাঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোনো খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে— অনতিবিলদ্বে রওনা হইবে। তখন বিধন্ব এবং বনমালী কুটিরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গ্রন্থার অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভর্ণসনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শমশানে সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মূখ চাহিয়া রহিল। যদি শ্গালে লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু আচ্ছাদন বন্দ্রটি পর্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে কুটিরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়া ছিল, তাহাতে স্দ্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিত।

শারদাশংকর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গলপ বলিলে হঠাং যে কোনো শ্বভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামশ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য সমাধা হইয়াছে এইর্প খবর দেওয়াই ভালো।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া প্রেই কার্য শেষ করা হইয়াছে, কুটিরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারও সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না— কারণ, মৃতদেহ এমন-কিছ্ম বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছেম ভাবে থাকে, এবং সময়মতো প্নবর্ণার মৃতবং দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদ্দিবনীও মরে নাই—হঠাৎ কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল, চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাস-মতো যেথানে শয়ন করিয়া থাকে, মনে হইল, এটা সে জায়গা নহে। একবার ভাকিল 'দিদি'— অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটি বেদনা— শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড়ো জা ঘরের কোণে বিসয়া একটি অণিনকুণ্ডের উপরে খোকার জন্য দ্বধ গরম করিতেছে— কাদন্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল— রুশ্ধকণ্ঠে কহিল, "দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও— আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।" তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল— যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতস্বদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল— কাদন্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত অক্ষর একম্বুহুতে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মতো তাহার সেই স্কৃমিষ্ট ভালোবাসার স্বরে কাকীমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কিনা, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত প্থিবী হইতে এই শেষ স্নেহপাথেয়ট্বকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কিনা বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল, যমালয় ব্রিঝ এইর্প চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছ্রই দেখিবার নাই, শ্রনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইর্প উঠিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মৃক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল, তখন এক মৃহুতে তাহার এই স্বল্প জীবনের আশৈশব সমসত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং প্রিবীর নিকটসংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল; সম্মুখে পৃত্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং স্মুদ্রে তর্শ্রেণী এক পলকে চোখে পড়িল। মনে পড়িল, মাঝে মাঝে প্র্ণ্য তিথি উপলক্ষে এই প্র্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কী ভয়ানক মনে হইত।

প্রথমে মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমণ্ডল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি—আমি যে আমার প্রেতান্থা।

তাই র্যাদ না হইবে তবে সে এই অর্ধরাক্রে শারদাশংকরের স্বর্গিক্ষত অনতঃপ্রর হইতে এই দ্বর্গম শমশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনও র্যাদ তার অন্ত্যে ফিনির্য়া শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায়। শারদাশংকরের আলোকিত গ্রে তাহার মৃত্যুর শেষ মৃহত্ মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহুদ্রেবতী জনশ্ন্য অন্ধকার শমশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, আমি এই প্থিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি—আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণকারিণী; আমি আমার প্রেতাত্মা।

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বনিরমের সমস্ত বন্ধন যেন ছিল্ল হইরা গিয়াছে। যেন তাহার আন্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা— যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এই অভূতপূর্ব নৃতন ভাবের আবিভাবে সে উন্মত্তের মতো হইয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শমশানের উপর দিয়া চলিল— মনে লক্ষা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দূর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর

মাঠ আর শেষ হয় না— মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্র— কোথাও বা একহাঁট, জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অলপ অলপ দেখা দিয়াছে তখন অদ্বের লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো-একটা পাখির ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। প্থিবীর সহিত জীবিত মন্বাের সহিত এখন তাহার কির্প ন্তন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছু, জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভায়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলােকে লােকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ংকর স্থান বলিয়া বােধ হইল। মান্য ভূতকে ভয় করে, ভূতও মান্যকে ভয় করে, মৃত্যুনদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অশ্ভুত ভাবের বশে ও রাব্রিজাগরণে পাগলের মতো হইয়া, কাদন্বিনীর যেরপে চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মান্ব তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত এবং ছেলেরা বোধহয় দ্বের পালাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সোভাগ্য-ক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল, "মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধ্ব বিলয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ।"

কাদন্বিনী প্রথমে কোনো উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছ্ই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদুকুলবধ্রে মতো দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ-সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে প্নেশ্চ কহিল, "চলো মা, আমি তোমাকে ঘরে পেণছাইয়া দিই— তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বলো।"

কাদন্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশ্রেবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না. বাপের বাডি তো নাই— তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক-একসময় রীতিমতো ভালোবাসার লড়াই চলিতে থাকে,—কাদন্বিনী জানাইতে চাহে ভালোবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদন্বিনী তাহার ভালোবাসার যথোপয়ন্ত প্রতিদান দেয় না। কোনো সনুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে একদণ্ড কেহ কাহাকে চোথের আড়াল করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কোনো পক্ষেবই কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাদন্দিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল, "নিশিন্দাপনুরে শ্রীপতিচরণবাব্র বাড়ি যাইব।" পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন; নিশিন্দাপনুর যদিও নিকটবতী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদন্দিনীকে শ্রীপতিচরণবাব্র বাড়ি পেণছাইয়া দিলেন।

দ্বই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একট্ব বিলম্ব হইয়াছিল, তার পরে বালাসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফ্বট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল, "ওমা, আমার কী ভাগ্য। তোমার যে দর্শন পাইব এমন তো আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভাই, তুমি কী করিয়া আসিলে। তোমার শ্বশ্র-বাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!" কাদন্দিনী চুপ করিয়া রহিল, অবশেষে কহিল, "ভাই, শ্বশ্রবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। আমাকে দাসীর মতো বাড়ির একপ্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।"

যোগমায়া কহিল, "ওমা, সে কী কথা। দাসীর মতো থাকিবে কেন। তুমি আমার সই, তুমি আমার"—ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদন্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনোরপে সংকাচ বা সম্প্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছ্ম মনে করে, এজন্য ব্যুসত হইরা যোগমায়া নানার পে তাহাকে ব্যুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অলপ ব্যুঝাইতে হুইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অন্যোদন করিল যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হুইল না।

কাদিননী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সংগ মিশিতে পারিল না—মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসন্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সংগ মেলা যায় না। কাদন্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কাঁ যেন ভাবে— মনে করে, স্বামী এবং ঘরকল্লা লইয়া ও যেন বহুদুরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহমমতা এবং সমসত কর্তব্য লইয়া ও যেন প্রথিবীর লোক, আর আমি যেন শুনুর ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল, কিছ্বই ব্বিঅতে পারিল না। স্থালাক রহস্য সহ্য করিতে পারে না— কারণ অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকয়া করা যায় না। এইজন্য স্থালাক যেটা ব্বিঅতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোনো সম্পর্ক রাথে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে ন্তন ম্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে— যদি দ্ইয়ের কোনোটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদন্দিননী যতই দূর্বোধ হইয়া উঠিল, যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল, ভাবিল, এ কী উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল।

আবার আর-এক বিপদ। কাদন্দিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছ্মতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চান্দিককে ভয় করে—যেখানে দৃণ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু, কাদন্দিনীর আপনার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়—বাহিরে তার ভয় নাই।

এইজন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক-একদিন চীংকার করিয়া উঠিত— এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্ছম্ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িস্কের দলে কেমন একটা ভয় জিন্ময়া গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন-তখন যেখানে-সেখানে ভূত দেখিতে আরু কবিল।

একদিন এমন হইল, কাদন্বিনী অর্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহন্দারে আসিয়া কহিল, "দিদি, দিদি, তোমার দুটি পারে পড়ি গো! আমায় একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তন্দভেই

কাদন্বিনীকে দ্রে করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববিতী গ্রহে স্থান দিল।

প্রদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভংসনা করিতে আরম্ভ করিল, "হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক। একজন মেয়েমান্ম আপন শ্বশ্রঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল, মাস্থানেক হইয়া গেল তব্ বাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তিমান্ত শুনি না। তোমার মনের ভাবটা কী ব্ঝাইয়া বলো দেখি। তোমরা প্রক্ষমান্ম এমনি জাতই বটে।"

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির 'পরে প্রর্থমান্থের একটা নিবি'চার পক্ষপাত আছে এবং সেজন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায়া অথচ স্বন্দরী কাদন্দিনীর প্রতি শ্রীপতির কর্বা যে যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিং অধিক ছিল তাহার বির্দেধ তিনি যোগমায়ার গাত্রস্পর্শ প্রেক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।

তিনি মনে করিতেন, নিশ্চয়ই শ্বশ্রবাড়ির লোকেরা এই প্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত, তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদন্বিনী আমার আশ্রম লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই, তখন আমি ইহাকে কী করিয়া ত্যাগ করি।' এই বলিয়া তিনি কোনোর্প সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন এবং কাদন্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্থা তাঁহার অসাড় কর্তব্যব্দিধতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদন্বিনীর শ্বশ্বরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গ্রের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি বেশ ব্রিঝতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভালো ফল নাও হইতে পারে, অতএব রানীহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি তো গেলেন, এদিকে যোগমায়া আসিয়া কাদন্বিনীকে কহিল, "সই, এখানে তোমার আর থাকা ভালো দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কী।"

কাদন্বিনী গশ্ভীরভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "লোকের সংগ্যে আমার সম্পর্ক কী।"

যোগমায়া কথা শ্রনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিণ্ডিং রাগিয়া কহিল, "তোমার না থাকে, আমাদের তো আছে। আমরা পরের ঘরের বধ্কে কী বলিয়া আটক করিয়া রাখিব।"

কাদন্বিনী কহিল, "আমার শ্বশ্রঘর কোথায়।"

যোগমায়া ভাবিল, 'আ মরণ। পোড়াকপালী বলে কী।'

কাদন্দিনী ধীরে ধীরে কহিল, "আমি কি তোমাদের কেহ। আমি কি এ প্থিবীর। তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালোবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি তো কেবল চাহিয়া আছি। তোমরা মান্ম, আর আমি ছায়া। ব্যিকতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমণ্ডল আনি— আমিও ব্যিয়া উঠিতে পারি না, তোমাদের সন্তো আমার কী সম্পর্ক। কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর-কোনো স্থান গড়িয়া রাখেন নাই, তখন কাজে-কাজেই বন্ধন ছিণ্ড্য়া যায় তব্য তোমাদের কাছেই ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াই।" এমনি ভাবে চাহিরা কথাগলো বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কী ব্রিকতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা ব্রিকল না, জবাবও দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রন্ত গ্রুভীর ভাবে চলিয়া গেল।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রানীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে, বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

শ্রীপতি কহিলেন, "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বালিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যুক্ত চিক্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কোত্হল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী শ্নিনলে, বলো।"

শ্রীপতি কহিলেন, "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শর্নিবামার যোগমায়া মনে মনে ঈষং রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনোই করে না, যদি বা করে কোনো স্বর্দ্ধ প্রব্যের সেটা উল্লেখ করা কর্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই স্ব্যুভি। যোগমায়া কিঞ্চিং উষ্ণভাবে কহিলেন, ''কিরকম শর্নি।"

শ্রীপতি কহিলেন, "যে-স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে।"

এমনতরো কথা শর্নিলে সহজেই রাগ হইতে পারে— বিশেষত নিজের স্বামীর মুখে শর্নিলে তো কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন, "আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে— কী কথার প্রী।"

শ্রীপতি ব্রবাইলেন এম্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনোর্প তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদন্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন, "ওই শোনো। তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ। কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কী শ্বনিতে কী শ্বনিয়াছ তাহার ঠিক নাই। তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।"

নিজের কর্মপট্নতার প্রতি স্থাীর এইর প বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষ্ম হইয়া বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন— কিন্তু কোনো ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ-না করিতে করিতে রাগ্রি ন্প্রিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদন্দিবনীকে এই দশ্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারো মতভেদ ছিল না, কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস, তাঁহার অতিথি ছন্দ্র-পরিচয়ে তাঁহার স্থীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সেকুলত্যাগিনী— তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠন্বর ব্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের মরেই কাদন্দিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন, "ভালো বিপদেই পড়া গেল। আমি নিজের কানে শ্রনিয়া আসিলাম।"

আর-একজন দৃঢ়েস্বরে ব**লেন**, "সে-কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি।"

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কাদন্দিননী কবে মরিল বলো দেখি।"

ভাবিলেন কাদন্দ্বিনীর কোনো-একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদন্বিনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পর্বের দিনেই পড়ে। শ্বনিবামাত্র যোগমায়ার ব্বকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খ্রিলয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া একম্বুহুতে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদন্বিনী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম ব্লিট পড়িতেছে।

কাদন্বিনী কহিল, "সই, আমি তোমার সেই কাদন্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।"

যোগমায়া ভয়ে চীংকার করিয়া উঠিলেন— শ্রীপতির বাকাস্ফূর্তি হইল না।

"কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই পরলোকেও স্থান নাই—ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।" তীব্রকপ্ঠে চীংকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে স্মৃত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।"

এই বলিয়া মূছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদন্দিনী আপনার স্থান খ্রাজতে গেল।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাদন্দিননী যে কেমন করিয়া রানীহাটে ফিরিয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যনত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দ্র্যোগের আশুকায় গ্রামের লোকেরা ব্যুক্ত হইয়া আপন আপন গৃহ আশ্রয় করিল তখন কাদন্দিন্নী পথে বাহির হইল। শ্বশূরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হংকম্প উপস্থিত হইয়াছিল কিল্তু মুক্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীদ্রমে দ্বারীরা কোনোর্প বাধা দিল না,—এমন সময় ব্লিট খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গ্রিণী শারদাশংকরের স্থী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে এবং পাঁড়িত খোকা জনুরের উপশমে শারনগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদন্বিনী সকলের চক্ষ্ম এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কী ভাবিয়া শ্বশারবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইট্রুক জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে, কী হইবে, সে-কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল র্শন শীর্ণ খোকা হাত ম্ঠা করিয়া ঘ্নাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তশ্ত হদয় যেন ত্ষাতুর হইয়া উঠিল— তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার ব্বে চাপিয়া না ধরিলে কি বাঁচা যায়। আর, তাহার পর মনে পড়িল, 'আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে। ইহার মা সংগ ভালোবাসে, গলপ ভালোবাসে, খেলা ভালোবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখনো তাহাকে ছেলে মান্য করিবার কোনো দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবা।'

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল, "কাকীমা, জল দে।" আ মরিয়া যাই। সোনা আমার, তোর কাকীমাকে এখনো ভুলিস নাই। তাড়াতাড়ি কু জা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উপর ভূলিয়া কাদন্দিন্নী তাহাকে জলপান করাইল।

যতক্ষণ ঘূমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমতো কাকীমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছন্ই আশ্চর্য বোধ হইল না। অবশেষে কাদন্দিনী যখন বহুকালের আকাঙক্ষা মিটাইয়া তাহার মৃখ্যুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শ্রাইয়া দিল, তখন তাহার ঘ্ন ভাঙিয়া গেল এবং কাকীমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা. তুই মরে গিয়েছিলি?"

काकौभा करिल, "शाँ थाका।"

"আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে যাবিনে?"

ইহার উত্তর দিবার প্রেই একটা গোল বাধিল— ঝি একবাটি সাগ্ন হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া 'মাগো' বলিয়া আছাড় খাইয়া পডিয়া গেল।

চীংকার শ্রনিয়া তাস ফেলিয়া গিল্লি ছ্রিটিয়া আসিলেন, ঘরে চ্রকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মতো হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইরা উঠিল—সে কাঁদিয়া বিলয়া উঠিল, "কাকীমা, তুই যা।"

কাদন্দিনী অনেকদিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে সে মরে নাই—সেই প্রোতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত. সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্ত-ভাবেই আছে, মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান জন্মায় নাই। সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে—খোকার ঘরে আসিয়া ব্রিতে পারিল, খোকার কাকীমা তো একতিলও মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভর পাইতেছ। এই দেখো, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি।"

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূছিত হইয়া পড়িয়া গোলেন। ভণ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশংকরবাব্ব স্বয়ং অন্তঃপ্রুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন— তিনি জোড়হস্তে কাদন্দ্বিনীকে কহিলেন, "ছোটোবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমার ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দুন্টি দিতেছ। আমরা কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন দুকাইয়া যাইতেছে, উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল 'কাকীমা কাকীমা' করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছি'ড়িয়া যাও— আমরা তোমার যথোচিত সংকার করিব।"

তখন কাদন্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের ব্র্ঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।"

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন বলিল, "এই দেখো আমি বাঁচিয়া আছি।"

শারদাশংকর ম্বিতির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন— খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মুছিতা রমণী মাটিতে পডিয়া রহিল।

তর্থন কাদ্দ্বিনী "ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই"— বলিয়া চীংকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সি"ড়ি বাহিয়া নামিয়া অল্ডঃপ্রের প্রেরিগীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শ্নিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরিদন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে— মধ্যাহেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদন্দিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।

শ্রাবণ ১২৯৯

# স্বর্ণমূগ

আদ্যনাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবতী দুই শরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছ্ব খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দের বিষয়বৃদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভার করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাক্য দিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসম্বুদ্ধে সেই কাগজ-কথানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়বৃদ্ধির আর-একটি স্থোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশ-চন্দ্র একটি সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেপ্টা কন্যাটির সহিত প্রত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পত্র এবং রাহ্মণও সের্প অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহাষ্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ-কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিম্চিন্ত

ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ভাল কাটিয়া বিসয়া বিসয়া বহুমঞ্জে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিদ্তর সময় যুইত। যাহাতে বহুমঞ্জে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা দে পরিমাণ পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড়ো বড়ো পবিত্র বংগীয় চণ্ডীমণ্ডপ ধ্মাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুর্নির এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন, এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মূথে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাস্কুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যের্প সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সের্প না হয়। ও-বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্ত, বেনারসী শাড়ি, কথাবার্তার ভংগী এবং চালচলনের গৌরব, মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না, ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কী হইতে পারে। অথচ একই তো পরিবার। ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই তো উহাদের এত উন্নতি। যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজ শ্বশ্রের প্রতি এবং শ্বশ্রের একমাত্র প্রতের প্রতি অপ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না। নিজগ্রের কিছ্বই তাঁহার ভালো লাগে না। সকলই অস্ক্রিধা এবং মানহানি-জনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহবহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চামচিকেশাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না এবং গৃহসজ্জা দেখিলে বহ্মচারী পরমহংসের চক্ষেও জল আসে। এ-সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করা প্রব্রেষর ন্যায় কাপ্রস্বজাতির পক্ষে অসম্ভব। স্কুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বিসয়া দ্বিগ্রন মনোযোগের সহিত ছডি চাঁচিতে প্রব্রু হইলেন।

কিন্তু মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিতারণ নহে। এক-একদিন স্বামীর শিল্প-কার্যে বাধা দিয়া গৃহিণী তাঁহাকে অন্তঃপ্রুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অন্যাদিকে চাহিয়া বলিতেন, "গোয়ালার দুধে বন্ধ করিয়া দাও।"

বৈদ্যনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ন্মভাবে বলিতেন, "দ্বধটা— বন্ধ করিলে কি চলিবে। ছেলেরা খাইবে কী।"

গ্হিণী উত্তর করিতেন, "আমানি।"

আবার কোনোদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত— গ্রহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন, "আমি জানি না। যা করিতে হয় তুমি করো।"

বৈদ্যনাথ স্লানমুথে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কী করিতে হইবে।"

স্থী বলিতেন, "এ মাসের মতো বাজার করিয়া আনো।" বলিয়া এমন একটা ফর্দ দিতেন যাহাতে একটা রাজস্রুয়স্ক সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত। বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্বক প্রশ্ন করিতেন "এত কি আবশ্যক আছে," উত্তর শ্রনিতেন, "তবে ছেলেগ্লো না খাইতে পাইয়া মর্ক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব সম্তায় সংসার চালাইতে পারিবে।"

এইর্পে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ ব্যবিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা-কিছ্ উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দ্রাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শ্রেইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "হে মা জগদন্বে, দ্বন্ধেন যদি একটা দ্বঃসাধ্য রোগের পেটেন্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।"

সে বাতে স্বংশে দেখিলেন, তাঁহার স্বাী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া 'বিধবাবিবাহ করিব' বাঁলয়া একান্ত পণ করিয়া বাসয়াছেন। অর্থাভাবসত্ত্বে উপয্তুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বাঁলয়া বৈদ্যনাথ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বাঁলয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কা একটা চ্ড়ান্ত জবাব আছে বাঁলয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছ্মতেই মাথায় আসিতেছেনা, এমন সময় নিদ্রাভণ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে; এবং কেন যে তাঁহার স্বারীর বিধবাবিবাহ হইতে পারে না, তাহার সদম্ভর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সেজনা বোধ করি কিঞিৎ দুঃখিত হইলেন।

পর্নিদন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘ্রাড়র লথ তৈরি করিতেছেন, এমন সময় এক সয়্যাসী জয়ধর্বিন উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই ম্হুবেত ই বিদ্যাতের মতো বৈদ্যানাথ ভাবী ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল ম্বিতি দেখিতে পাইলেন। সয়্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর-অভ্যর্থনা ও আহার্য জোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন, সয়্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে-বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও সে অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যক্তের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হল্মদবর্ণ দেখে, তিনি সেইর্প পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কম্পনা-কারিকরের ম্বারা শয়নের খাট, গৃহসঙ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিশ্বাবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সম্যাসী প্রতিদিন দুই সের করিয়া দুর্গ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাটাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুশ্ধন্বারে নিজ্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরে ছেলেগ্বলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফ্লায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্তা গৃহিণী কাহারো দ্রুক্ষেপ নাই। নিস্তথ্বভাবে আন্নকুন্ডের সম্মুখে বাসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোথে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগুনেত্রে অবিশ্রাম আন্দিশিখার প্রতিবিশ্ব পড়িয়া চোথের মণি যেন স্পর্শামণির গ্লপ্রাণ্ড হইল। দৃষ্টিপথ সায়াক্রের সূর্যাস্তি-পথের মতো জন্লন্ত স্বুবর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দ্বখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-আগ্নিতে আহ্বতি দেওয়ার পর একদিন সম্মাসী আশ্বাস দিল, "কাল সোনার রঙ ধরিবে।"

সেদিন রাত্রে আর কাহারো ঘুম হইল না; দ্বীপ্রবৃষে মিলিয়া স্বর্ণপ্ররী নিমাণ করিতে লাগিলেন। তৎসদ্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্ক ও উপদ্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই। পরস্পর পরস্পারের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছ্ব কিছ্বু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্তত করেন নাই, সে রাত্রে দাম্পত্য-একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পর্রাদন আর সম্যাসীর দেখা নাই। চার্রাদক হইতে সোনার রঙ ঘ্রাচয়া গিয়া স্থাকিরণ পর্যাদত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শ্রানের খাট গৃহসম্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুগুলি দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্যে বৈদ্যনাথ কোনো-একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধ্রস্বরে বলেন, "বৃদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ, এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাকো।" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেণ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে একম্হতের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্থাকৈ কিণ্ডিৎ সম্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুন্দোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্থার নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যাবিকাশপূর্বেক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "কী আনিয়াছি বলো দেখি।"

স্থা কোত্ত্তল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, "কেমন করিয়া বলিব, আমি তো আর 'জান' নহি।"

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্য় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খ্রিললেন, তারপর ফ্রুঁ দিয়া দিয়া কাগজের ধ্রলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খ্রিলয়া আর্ট স্ট্রডিয়োর রঙকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গ্রিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শ্রনকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল— অপর্যাণ্ড অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, "আ মরে যাই। এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বিসয়া নিরীক্ষণ করোগে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ষ বৈদ্যনাথ ব্রিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্থীলোকের মন জোগাইবার দ্রুহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকেই হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্যই তিনি একান্ত ব্যপ্ত ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কোত্তলনিব্যত্তি হইল না।

শ্রনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভালো, প্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলন্দেব পরিপ্রণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে: শ্রনিয়া তিনি বিশেষ প্রফল্লতা প্রকাশ কবিলেন না।

অবশেষে একজন গনিয়া বলিল, বংসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাণ্ড না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজিপথি সমস্তই পর্ভাইয়া ফেলিবে। গণকের এইর্প নিদার্ণ পণ শ্রনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গনংকার তো প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জনের কতকগ্রনি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, ব্যবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জনের সের্প কোনো নির্দিষ্ট উপায় নাই। এইজন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ

দেন এবং ভর্পনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোনোদিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্খানে খ্রিড়তে আরম্ভ করিবেন, কোন্ প্রকুরে ডুব্ররি নামাইবেন, বাড়ির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙিতে হইবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না।

মাক্ষদা নিতাকত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, প্রের্থমান্বের মাথায় যে মস্তিকের পরিবর্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার প্রে ধারণা ছিল না।

বলিলেন, "একট্ব নড়িয়াচড়িয়া দেখো। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে।"

কথাটা সংগত বটে এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্ দিকে নড়িবেন, কিসের উপর চড়িবেন, তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না। অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবতী হইল। চতুথীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। বর্নড়তে মানকচু, কুমড়া, শহুক নারিকেল, টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জত্বতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নতেন গল্পের বহি এবং সহ্বাসিত নারিকেলতৈল।

মেঘমনুক্ত আকাশে শরতের সূর্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মতো ব্যাণত হইয়া পড়িয়াছে, পরুপ্রায় ধান্যক্ষেত্র থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধোত সতেজ তর্ব্পপ্রব নব শীতবায়তে সির সির করিয়া উঠিতেছে— এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটি পাকানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখেন এবং তাঁহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছনিসত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাংলাদেশের সহস্র গৃহের মিলনোংসবের তুলনা করেন এবং মনে মনে বলেন, 'বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্মণ্য করিয়া সূজন করিয়াছেন।'

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমা নির্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাখ্যণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপ্রেক গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিচ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলেদ,টিকে উম্থার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়োটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে অব্ব, এবার প্রজার সময় কী চাস বল্ দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "একটা নোকো দিয়ো, বাবা।"

ছোটোটিও মনে করিল, বড়ো ভাইয়ের চেয়ে কোনো বিষয়ে ন্যুন হওয়া কিছ; নয়, কহিল, "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো, বাবা।"

বাপের উপযাক্ত ছেলে! একটা অকর্মণ্য কারাকার্য পাইলে আর-কিছা চাহে না। বাপ বলিলেন, "আচ্চা।"

এদিকে যথাকালে প্জার ছ্রিটতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খ্র্ডা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকিল। মোক্ষদা কিছ্র্দিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমাকে কাশী ঘাইতে হইতেছে।" বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বৃঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধার্মণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সন্গতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শ্নিলেন, এইর্প জনশ্রতি যে কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গ্রুতধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উন্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কী সর্বনাশ। আমি কাশী যাইতে পারিব না।"

বৈদ্যনাথ কখনো ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কী করিয়া ঘর-ছাড়া করিতে হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন, স্থালাকের সে সম্বন্ধে 'অশিক্ষিত পট্নত্ব' আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই-তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠথণ্ড কাটিয়া কুদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলনার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আঁটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য নিপুণ্তা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিন্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ স্বত্মীর পূর্বরাত্রে যখন নৌকাদুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন, তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একে তো নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথা-স্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্যায়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার প্জার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনাদন্টো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছুর্নড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জারির ট্রপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মন্য্য দুইখানা খেলেনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে। তাও আবার দুই প্রসা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্মাণ।

ছোটো ছেলে তো ঊধর শ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। 'বোকা ছেলে' বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস করিয়া চডাইয়া দিলেন।

বড়ো ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভানমাত্র করিয়া কহিল, "বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসব।"

বৈদ্যনাথ তাহার প্রদিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়। তাঁহার দ্বী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারি গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খ্ড়েশ্বশ্বের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি খ্ব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্লোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। শ্ন্য গ্রে শিয়রের কাছে প্রদীপ জন্লাইয়া চাদর মন্ডি দিয়া শয়ন করিলেন।

কিল্কু কিছ্তেই নিদ্রাহয় না। গভীর রাত্রে যখন সমর্ল্ড কোলাহল থামিয়া গেল, তখন কোথা হইতে একটা ঝন্ঝন্ শব্দ শ্রনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদ্র কিল্কু পরিক্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাল্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বিসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভর হইল, কোত্রল হইল এবং সেই সঙ্গে দ্বর্জর আশার সন্ধার হইল। কম্পিতহন্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে— ওঘরে গেলে মনে হয় এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভোগী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুইতিন প্রহরের সময় বখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিন্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্দিকে যাইবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। মর্ভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে, অথচ কোন্দিক হইতে আসিতেছে নির্ণার হইতেছে না; ভর হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গ্রুত নির্বারিণী একেবারে আয়ন্তের অতীত হইয়া যায়। তৃষিত পথিক স্তম্খভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে— বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্থিক মুখে ব্যপ্ততার তীব্রভাব রেখান্বিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিতনেত্রে মধ্যাহের মর্বাল্কার মতো একটা জন্মলা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেময় শাবল ঠ্রিকায়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পাশ্ববিতী ছোটো কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষ্কৃত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন নিচে একটা ঘরের মতো আছে— কিন্তু সেই রাত্রের অন্থকারে তাহার মধ্যে নির্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গতের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন— অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দ্বের যাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শানা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে চ্রকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারাতে ঘরে চ্রকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহররমর্থ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্ছল্ এবং ধাতুদুবোর ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল। ভরে ভরে গতের কাছে আন্তে আন্তে মৃথ লইয়া গিয়া দেখিলেন, অনতি-উচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্লোত প্রবাহিত হইতেছে— অন্ধকারে আর বিশেষ কিছ্ দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড়ো লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল একহাঁট্র অধিক নহে। একটি দিয়াশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গুহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পাড়িলেন। পাছে একম্বহুতে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এইজন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগ্বাল দেশালাই নন্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বালাল।

দৈখিলেন, একটি মোটা লোহার শিক্লিতে একটি বৃহৎ তাঁবার কলসি বাঁধা রহিয়াছে, এক-একবার জলের স্রোত প্রবল হয় এবং শিক্লি কলসির উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্ছপ্ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসির কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসি শ্ন্য।

তথাপি নিজের চক্ষাকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না— দাই হস্তে কলসি তুলিয়া খাব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছাই নাই। উপাড় করিয়া ধরিলেন। কিছাই পড়িল না। দেখিলেন কলসির গলা ভাঙা। যেন এককালে এই কলসির মাখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, কে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই ২সত দিয়া পাগলের মতো হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দমস্তরের মধ্যে হাতে কী একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা— সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন— ভিতরে কিছুই নাই। ছুইড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুইজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন, নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙা: সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাহার পূর্ববতী যে-ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল, সেও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া 'মা' বলিয়া মদত একটা মর্মভেদী দীর্ঘানিশ্বাস ফোললেন— প্রতিধর্নি যেন অতীতকালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাদভীযের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্বাণ্ডেগ জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপানত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবন্ধ ভন্নঘটের মতো শূন্য বোধ হইল।

আবার যে জিনিসপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্থার সহিত বাক্বিত ছা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে, সে তাঁহার অসহ্য বালয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীণ পাড়ের মতো ঝুপ করিয়া ভাঙিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু তব্ সেই জিনিসপত্ত বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চডিলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াক্তে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার স্থের জন্য লালায়িত হইয়াছেন— তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বশ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলেন, অল্ডঃপ্রে গেলেন না। সর্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল,—ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গুহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেনু একটা ঘোর ভাঙিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই প্রে-

সংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শ**্বক্ষ**্থে ম্লান হাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপূরে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাগ্রির মতো নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছ্ম বলিলেন না, তার পর মৃদ্মুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ।"

স্ত্রী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

বৈদ্যনাথ নির্ভরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আন্তে আন্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল, "সেই নাপিতের গল্প বল্।" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পডিল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দ্বজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কী একটা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁটদ্বটি ক্রমশই বজ্লের মতো আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চোকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত প্রথিবী অকাতর নিদ্রায় মংন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভংননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোনো স্বংন হইতে জাগিয়া, বৈদ্যনাথের বড়োছেলেটি শযাা ছাডিয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, "বাবা।"

তথন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত ঊধর্বকপ্ঠে র্ল্ধন্বারের বাহির হইতে ডাকিল, "বাবা।" কিন্তু কোনো উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্বপ্রথান্সারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খ্র্জিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বাশ্বরে খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাং হইল না।

# রীতিমতো নভেল

#### প্রথম পরিচেচদ

'আল্লা হো আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধর্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিনলক্ষ যবনসেনা, অন্যদিকে তিনসহস্র আর্যসৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বথব্যক্ষের মতো হিন্দর্বীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুন্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া
ছিল কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেইসঙ্গে
ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাং হইবে এবং আজিকার ওই অস্তাচলবতী সহস্রর্গমির
সহিত হিন্দ্বস্থানের গোরবস্থা চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্ বোম্! পাঠক বলিতে পার, কে ওই দৃশ্ত যুবা প'রাগ্রশজন মাগ্র অন্চর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাগ্রী দেবীর কর্রনিক্ষিণ্ড দীশ্ত বজ্রের ন্যায় শগ্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবনসৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষর্থ হইয়া উঠিল?—কাহার বজ্রুমন্থিত 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে তিনলক্ষ শেলছকণ্ঠের 'আল্ল হো আকবর' ধর্নি নিমণ্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যায়-আক্রান্ত মেষয্থের ন্যায় শগ্রুসৈন্য মুহুতের মধ্যে উধর্শবাসে পলায়নপর হইল? বলিতে পার, সেদিনকার আর্যস্থানের স্থাদেব সহস্রবক্তকরম্পর্শে কাহার রক্তান্ত তর্বারিকে আশ্বীর্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন? বলিতে পার

ইনিই সেই ললিতসিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্রবনক্ষত্ত।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ কাণ্টীনগরে কিসের এত উৎসব। পাঠক জান কি। হর্ম্যাশিখরে জয়ধনজা কেন এত চণ্ডল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কি বায়ন্ত্রে না আনন্দভরে। ন্বারে ন্বারে কদলীতর্ত্ব এ মণ্ডলঘট, গৃহে গৃহে শৃৎখধনিন। পথে পথে দীপমালা। পর্ব-প্রাচীরের উপর লোকে লোকারণ্য। নগরের লোক কাহার জন্য এমন উৎসন্ক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা প্রর্ষকশ্ঠের জয়ধনিন এবং বামাকশ্ঠের হ্লন্ধনিন এক মিশ্রিত হইয়া অদ্রভেদ করিয়া নির্নিমেষ নক্ষ্যলোকের দিকে উত্থিত হইল। নক্ষ্যশ্রেণী বায়ন্ব্যাহত দীপমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

ওই যে প্রমন্ত তুর জামের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর প্রক্রারে প্রবেশ করিতেছেন, উ'হাকে চিনিয়াছ কি। উনিই আমাদের সেই প্রেপরিচিত ললিত-সিংহ, কাঞ্চীর সেনাপতি। শত্র নিধন করিয়া স্বীয় প্রভু কাঞ্চীরাজ-পদতলে শত্রবক্তাজ্বিত খঙ্গা উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু এত যে জয়ধননি, সেনাপতির সেদিকে কর্ণপাত নাই,—গবাক্ষ হইতে প্রেললনাগণ এত যে প্রুপবৃণ্টি করিতেছেন, সেদিকে তাঁহার দ্ক্পাত নাই। অরণ্যপথ দিয়া যখন তৃষ্ণাতুর পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হয় তখন শৃক্ষ প্ররাশি তাঁহার মাথার উপর করিতে থাকিলে তিনি কি দ্রুক্ষেপ করেন। অধীর-

চিত্ত ললিতসিংহের নিকট এই অজস্ত্র সম্মান সেই শ্বন্ধ পত্রের ন্যায় নীরস, লঘ্ব ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

অবশেষে অদ্ব যথন অন্তঃপ্রপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তথন মুহুতের জন্য সেনাপতি তাঁহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন, অন্ব মুহুতের জন্য সতথ্য হইল, মুহুতের জন্য ললিতসিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে ত্ষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মুহুতের জন্য দেখিতে পাইলেন দুইটি লজ্জানত নেত্র একবার চকিতের মতো তাঁহার মুখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি পুস্পমালা খাসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তংক্ষণাং অন্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটচুড়ায় তুলিয়া লইলেন এবং আর-একবার কৃতার্থ দৃষ্টিতে উধের্ব চাহিলেন। তথন দ্বার রুম্ধ হইয়া গিয়াছে, দীপ নির্বাপিত।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহস্র শত্রের নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেত্রের নিকট সেপরাভূত। সেনাপতি বহুকাল ধৈর্যকে পাষাণদুর্গের মতো হৃদয়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, গতকল্য সন্ধ্যাকালে দুর্টি কালো চোথের সলজ্জ সসম্প্রম দুণ্টি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের ধৈর্য মুহুর্তে ভূমিসাং হইয়া গেছে। কিন্তু, ছি ছি সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মতো রাজান্তঃপ্রের উদ্যানপ্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হয়। তুমিই না ভুবনবিজয়ী বীরপ্ররুষ?

কিন্তু যে উপন্যাস লেখে, তাহার কোথাও বাধা নাই; ন্বারীরা ন্বাররোধ করে না, অস্থান্পশ্যর্পা রমণীরাও আপত্তি প্রকাশ করে না। অতএব এই স্বরম্য বসন্তসন্ধ্যায় দক্ষিণবায়্বীজিত রাজান্তঃপ্রের নিভূত উদ্যানে একবার প্রবেশ করা যাক—হে পাঠিকা, তোমরাও আইস এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা করিলে তোমরাও অন্বতীর্ণ হইতে পার—আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিয়া দেখো, বকুলতলের তৃণশয্যায় সন্ধ্যাতারার প্রতিমার মতো ওই রমণী কে। হে পাঠক, হে পাঠিকা, তোমরা উ'হাকে জান কি। অমন রূপ কোথাও দেখিয়াছ? রূপের কি কখনো বর্ণনা করা যায়। ভাষা কি কখনো কোনো মন্তবলে এমন জীবন, যৌবন এবং লাবণ্যে ভরিয়া উঠিতে পারে। হে পাঠক, তোমার যদি দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্থার মূখ স্মরণ করো। হে রূপসী পাঠিকা, যে যুবতীকে দেখিয়া তুমি সিগেনীকে বিলয়াছ 'ইহাকে কী এমন ভালো দেখিতে, ভাই। হউক স্কুলরী কিন্তু ভাই, তেমন শ্রী নাই।'— তাহার মুখ মনে করো, ওই তর্তলবর্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিঞ্চিং সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবে। পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি। উনিই রাজকন্যা বিদ্যুল্মালা।

রাজকুমারী কোলের উপর ফুল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন, সহচরী কেহই নাই। গাঁথিতে গাঁথিতে এক-একবার অঙগুর্নি আপনার স্কুমার কার্যে শৈথিল্য করিতেছে, উদাসীন দৃষ্টি কোন্-এক অতিদ্রবতী চিন্তারাজ্যে শ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কী ভাবিতেছেন।

কিন্তু হে পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভৃত হৃদয়মন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তম্প সন্ধ্যায় কোন্ মর্ত্যদেবতার আরতি হইতেছে, অপবিত্র কোত্হল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ওই দেখো, একটি দীর্ঘনিশ্বাস প্জার স্বাণিধ ধ্পধ্মের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইরা গেল এবং দ্বইফোঁটা অশ্র্জল দ্বিট স্বকোমল কুস্বমকোরকের মতো অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে র্থাসয়া পড়িল।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একটি প্রেষের কণ্ঠ গভীর আবেগভরে কম্পিত

রুষ্পেস্বরে বলিয়া উঠিল, "রাজকুমারী।"

রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীংকার করিয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে প্রহরী ছ্রিটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তখন প্রনরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন, সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ অপরাধে প্রাণদন্ডই বিধান। কিন্তু প্রেণিকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি মনে মনে কহিলেন, 'দেবী, তোমার নেত্রও যখন প্রতারণা করিতে পারে, তখন সত্য প্থিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্র্ব।' একটি বৃহৎ দস্যুদলের অধিপতি হইয়া ললিতসিংহ অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মতো লোক এইর্প ঘটনায় কী করিত। নিশ্চয় যেখানে নির্বাদিত হইত সেখানে আর-একটা চাকরির চেষ্টা দেখিত, কিশ্বা একটা ন্তন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছ্ব কণ্ট হইত সন্দেহ নাই— সে অমাভাবে। কিশ্বু সেনাশতির মতো মহং লোক, যাহারা উপন্যাসে স্বলভ এবং প্থিবীতে দ্বর্লভ, তাহারা চাকরিও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন স্বথে থাকে তখন একনিশ্বাসে নিখিলজগতের উপকার করে এবং মনোবাঞ্ছা তিলমার ব্যর্থ হইলেই আরক্তলোচনে বলে, "রাক্ষসী প্রিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের ব্বকে পা দিয়া আমি ইহার প্রতিশোধ লইব।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ দস্বাব্যবসায় আরশ্ভ করে। এইর্প ইংরেজি কাব্যে পড়া যায় এবং অবশ্যই এ প্রথা রাজপ্বতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দস্যার উপদ্রবে দেশের লোক গ্রুস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অসামান্য দস্যারা অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধ্ব, দর্বলের আশ্রয়, কেবল, ধনী উচ্চকুলজাত সম্ভান্ত ব্যক্তি এবং রাজকর্মচারীদের পক্ষে কালান্তক যম।

ঘোর অরণ্য, স্ম্ অস্তপ্রায়। কিন্তু বনচ্ছায়ায় অকালরাত্রির আবির্ভাব হইয়াছে। তর্ণ য্বক অপরিচিত পথে একাকী চলিতেছে! স্কুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তথাপি অধ্যবসায়ের বিরাম নাই। কটিদেশে যে তরবারি বন্ধ রহিয়াছে, তাহারই ভার দ্বঃসহ বোধ হইতেছে। অরণ্যে লেশমাত্র শব্দ হইলেই ভরপ্রবণ হৃদয় হরিণের মতো চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এই আসন্ন রাত্রি এবং অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্কারা আসিয়া দস্কাপতিকে সংবাদ দিল, "মহারাজ, বৃহৎ শিকার মিলিয়াছে। মাথায় মকুট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারি।"

দস্যুসতি কহিলেন, "তবে এ শিকার আমার। তোরা এখানেই থাক্।" পথিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শৃহ্ক পত্রের খস্খস্ শব্দ শ্নিতে পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সহসা ব্বেকর মাঝখানে তীর আসিয়া বিশিধল, পান্থ 'মা' বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যুপতি নিকটে আসিয়া জান্ব পাতিয়া নত হইয়া আহতের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পথিক দস্যুর হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদ্যুবরে কহিল, "ললিত।"

মৃহতে দস্যুর হদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙিয়া এক চীংকারশব্দ বাহির হইল, "রাজকুমারী।"

দস্কারা আসিয়া দেখিল শিকার এবং শিকারী উভয়েই অন্তিম আলিঙ্গানে বন্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপর্রের উদ্যানে অজ্ঞানে লালিতের উপর রাজদন্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, লালিত আর-একদিন সন্ধ্যাকালে অরণ্যের মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে তো আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি মার্জনা করিয়াছে।

ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯

## জয়পরাজয়

۵

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যেদিন কোনো ন্তন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শ্বনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন যাহাতে তাহা সেই সম্ভ গ্রের উপরিতলের বাতায়নবর্তিনী অদ্শ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোনো-এক অগম্য নক্ষ্য-লোকের উদ্দেশে আপনার সংগীতোচ্ছনাস প্রেরণ করিতেন যেখানে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শ্বভগ্রহ অদ্শ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখনো ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখনো ন্পুর্নশিঞ্জনের মতন শ্বনা যাইত; বিসয়া বিসয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দ্বইখানি চরণ যাহাতে সেই সোনার ন্প্র বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে। সেই দ্বইখানি রক্তিম শ্ব্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কী সোভাগ্য কী অনুগ্রহ কী কর্ণার মতো করিয়া প্থিবীকে দ্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণদ্বি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া ল্বটাইয়া পড়িত এবং সেই ন্প্রশিঞ্জনের স্বরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু যে-ছায়া দেখিয়াছিল, যে-ন্পরে শ্রিনয়াছিল, সে কাহার ছায়া, কাহার ন্প্রে, এমন তর্ক এমন সংশ্র তাহার ভক্তহদয়ে কখনো উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে যাইত, শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার

পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সংখ্য তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নিজনি দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল, এমনও বোধ হইত না, যদিবা আবশ্যক ছিল এমন হয় কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটা বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙিন কাপড় এবং কানে দুইটা আয়ুম্কুল পরিবার কোনো উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোনো অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না।

তাহার নাম ছিল মঞ্জরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেন্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরো একট্ব কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্ত-মঞ্জরী বলিতেন। লোকে শ্বনিয়া বলিত, "আ সর্বনাশ।"

আবার কবির বস•তবর্ণনার মধ্যে 'মঞ্জ্বলবঞ্জ্বলমঞ্জরী' এমনতরো অন্বপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন-কি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল।

রাজা তাঁহার কবির এইর্প রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়োই আমোদবোধ করিতেন— তাহা লইয়া কোতৃক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন।

রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "স্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়—" কবি উত্তর দিতেন, "না, পুল্পমঞ্জরীর মধ্যুও খাইয়া থাকে।"

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত; বোধ করি অন্তঃপ্ররে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া যায়— খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া— প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে-গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ— সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দৃঃখ এবং অনন্ত সূখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল— এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপ্ররের রাজা হইতে দীনদ্বঃখী প্রজা পর্যন্ত সকলেই আপনার হদয়ে হদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একট্ব দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই, অমনি দেশের চতুর্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নোকা, কত বাতায়ন, কত প্রাংগণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছব্সিত হইয়া উঠিত— তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এইভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শ্রনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত— এবং অন্তঃপ্রের বাতায়ন হইতে কখনো কখনো একটা ছায়া পড়িত, কখনো কখনো একটা ন্পুর শ্রনা যাইত।

٥

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে এক দিণিবজয়ী কবি শাদ<sup>্</sup>লবিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির

হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপ্রেরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা প্রম সমাদরের সহিত কহিলেন, "এহি, এহি।"

কবি প্র-ডরীক দম্ভভরে কহিলেন, "যুদ্ধং দৈহি।" রাজার মান রাখিতে হইবে, যুদ্ধ দিতে হইবে, কিন্তু কাব্যযুদ্ধ যে কির্প হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালোর্প ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী প্রন্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সাতীক্ষা বক্ত নাসা এবং দপেশিধত উন্নত মুস্তক দিশ্বিদিকে অভিকত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহাদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যেষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই: নগরে আর-সমস্ত কাজকর্ম একেবারে বন্ধ।

কবি শেখর বহুকভে মুখে সহাস্য প্রফল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি প্র-ডরীককে নমস্কার করিলেন; প্র-ডরীক প্রচন্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইণিগতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অন্তেরী ভক্তবন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

শেখর একবার অন্তঃপারের বাতায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন.— বুঝিতে পারিলেন, সেখান হইতে আজ শত শত কোত্রলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার ব্যগ্রদ্ধি এই জনতার উপরে অজস্র নিপ্তিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই উধর লোকে উৎক্ষিণত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন, মনে মনে কহিলেন, "আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবি, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারই নামের সার্থকতা হইবে।"

ত্রী ভেরি বাজিয়া উঠিল। জয়ধর্নি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁডাইল। শ্কুবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরৎপ্রভাতের শুদ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভায় প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

প-ডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মাথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহৎ সভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া গ্রীবা ঈষং উধের হেলাইয়া বিরাটমূতি পর্ভরীক গম্ভীরম্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না— বহুং সভাগহের চারিদিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তর্পোর মতো গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধর্ননর বেগে সমস্ত জনমন্ডলীর বক্ষকবাট থর্ থর্ করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কত কৌশল কত কার,কার্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা, রাজার নামাক্ষরের কতদিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক।

প্র-ডরীক যথন শেষ করিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগ্রহ তাঁহার কশ্ঠের প্রতিধর্না ও সহস্র হৃদয়ের নিবাক্ বিস্ময়রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহু দ্রদেশ হইতে আগত পশ্ভিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্ছবসিত স্বরে 'সাধু সাধ, করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকর ্ব সংকোচপূর্ণ দূল্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে উঠিয়া দাঁডাইল। রাম যখন লোকরঞ্জনার্থে দ্বিতীয়বার অগ্ন- প্রীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তথন সীতা খেন এইর্পভাবে চাহিয়া এমনি করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কবির দৃণ্টি নীরবে রাজাকে জানাইল, "আমি তোমারই। তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও তো করো। কিন্তু—", তাহার পরে নয়ন নত করিলেন।

পর্ব্দেরীক সিংহের মতো দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারিদিকে ব্যাধর্বোণ্টত হরিণের মতো দাঁড়াইল। তর্ব য্বক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল ম্ব্থ, পাব্তুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প, দেখিলে মনে হয় ভাবের স্পর্শমাত্রেই সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মতো কাঁপিয়া ব্যাঞ্জয়া উঠিবে।

শেখর মূখ না তুলিয়া প্রথমে অতি মূদ্ম্পরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধহয় কেহ ভালো করিয়া শানিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন— যেখানে দুটিনিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পাষাণপ্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদ্রেবতী অতীতের মধ্যে বিলাইত হইয়া গেল। স্ক্রামণ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অণিন্যিখার ন্যায় উধের উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপরের্যের কথা আরুভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুম্ধবিগ্রহ, শোর্যবীর্য, যজ্ঞদান, কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দ্রেক্ম,তিবন্ধ দৃণিটকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছলে মতিমান করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন— যেন দ্রদ্রান্তর হইতে শতসহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছ্বটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিদের এই অতিপ্রোতন প্রাসাদকে মহাসংগীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—ইহার প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্পর্শ করিল, আলিখ্যান করিল, চুম্বন করিল, উধের্ব অন্তঃপুরের বাতায়নসম্মুথে উত্থিত হইয়া রাজলক্ষ্মীস্বর্পা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লাণিঠত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহামহোল্লাসে শতশতবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বালিলেন, "মহারাজ, বাকাতে হার মানিতে পারি, কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে।" এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশুক্রলে-অভিষিক্ত প্রজাগণ 'জয় জয়' রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মন্ততাকে ধিকারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া প্রণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃশ্তগর্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে।" সকলে একম্বৃত্তে শতশ্ব হইয়া গেল।

তখন তিনি নানা ছন্দে অভ্নুত পাণ্ডিতা প্রকাশ করিয়া বেদ বেদানত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন— বিশেবর মধ্যে বাকাই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাকাই সত্য, বাকাই রহা। রহাা বিষদ্ধ মহেশ্বর বাক্যের বশ, অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ো। রহাা চারিম্বথে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না— পঞ্চানন পাঁচম্বথে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খ্রিজতেছেন।

এমনি করিয়া পাশ্চিত্যের উপর পাশ্চিত্য এবং শাদ্রের উপর শাদ্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অন্তভেদী সিংহাসন নির্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্যলোক এবং স্বরলোকের মুহতকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং প্রনর্বার বছ্রানিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে।"

দপভিরে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেহ কোনো উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। পশ্ডিতগণ 'সাধ্য সাধ্য' 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল— রাজা বিক্ষিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপত্নল পাশ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মতো সভাভঙ্গ হইল।

9

পর্যাদন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন—বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনো গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল. জানে না কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল দক্ষিণপবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরিগোবর্ধনের শিখর হইতে ধর্নি আসিতেছে; মনে হইল, উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল, অস্তাচলের প্রান্থেত বাসিয়া কে বিরহশাকে কাঁদিতেছে; মনে হইল যম্নার প্রত্যেক তরুগ হইতে বাাঁশ বাজিয়া উঠিল; মনে হইল, আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাাঁশর ছিদ্র;— অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফ্রলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অস্তরে বাহিরে বাাঁশ সর্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল;— বাাঁশ কী বালতেছে তাহা কেহ ব্রিতে পারিল না এবং বাাঁশর উত্তরে হদয় কী বালতে চাহে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দ্বিট চক্ষ্ব ভরিয়া অশ্র্জল জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকস্ক্রের শ্যামিস্কিশ্ব মরণের আকাংক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকিণ্ঠত হইয়া উঠিল।

সভা ভূলিয়া, রাজা ভূলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভূলিয়া, যশ-অপ্যশ জয়পরাজয় উত্তরপ্রত্যুত্তর সমসত ভূলিয়া শেখর আপনার নির্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতিময়য়ী মানসী মাতি, কেবল কানে বাজিতেছিল দাটি কমলচরণের ন্প্রধান। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মতো বসিয়া পড়িলেন তখন একটি অনির্বচনীয় মাধ্যে—একটি বৃহৎ ব্যাশ্ত বিরহব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধ্বাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞিং উপশম হইলে প্রন্ডরীক সিংহাসনসম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।" বালিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষং হাস্য করিয়া প্রনরায় প্রশন করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।" বালিয়া অসামান্য পান্ডিত্য বিস্তার করিয়া আপনি তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন, "রাধা প্রণব ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যানযোগ, এবং বৃন্দাবন দুই দ্রুর মধ্যবতী বিন্দু।" ইড়া, সন্মাননা, পিণগলা, নাভিপান্ম, হংপান্ম, রহারন্ধ, সমসত আনিয়া ফেলিলেন।। 'রা' অথেই বা কী, 'ধা' অথেই বা কী, কৃষ্ণ শন্দের 'ক' হইতে মূর্ধন্য 'ল' পর্যানত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অথা হইতে পারে, তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার ব্যুঝাইলেন, কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অণিন, একবার ব্যুঝাইলেন, কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়্দার্শন: তাহার পরে ব্যুঝাইলেন কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তক্, কৃষ্ণ মীমাংসা; রাধিকা উত্তরপ্রত্যান্তর, কৃষ্ণ জয়লাভ।

এই বলিয়া রাজার দিকে, পশ্ডিতদের দিকে এবং অবশেষে তীর হাস্যে শেখরের দিকে চাহিয়া পুশ্ডরীক বসিলেন। রাজা প্রত্রেশীকের আশ্চর্য ক্ষমতায় মুক্থ হইয়া গেলেন, পক্তিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না এবং কৃষ্ণরাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাশির গান, যম্নার কলোল, প্রেমের মোহ একেবারে দ্র হইয়া গেল; যেন প্থিবীর উপর হইতে কে একজন বসক্তের সব্জ রঙট্কু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এতিদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন; ইহার পরে তাঁহার আঁর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

8

পর্নিদন প্র্ব্ডরীক ব্যুস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যুস্ত এবং দ্বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্য, সেত্রি, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, শেলাকোত্তর, বচনগ্রুস্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদন্তাক্ষর, অর্থাপ্য্, স্তুতিনিন্দা, অপহর্যুতি, শ্রুধাপদ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অম্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শ্রুনিয়া সভাস্বুদ্ধ লোক বিক্ষয় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে-সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল— তাহা স্থে দ্বংথে উৎসবে আনন্দে সর্বসাধারণে ব্যবহার করিত— আজ তাহারা স্পষ্ট ব্রবিতে পারিল, তাহাতে কোনো গ্রণপনা নাই, যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না— নহিলে কথাগ্রলো বিশেষ ন্তনও নহে দ্রহও নহে, তাহাতে পৃথিবীর লোকের ন্তন একটা শিক্ষাও হয় না, স্ববিধাও হয় না— কিন্তু আজ যাহা শ্রনিল তাহা অন্ত্ব ব্যাপার, কাল যাহা শ্রনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। প্রভাৱীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপ্রণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মংস্যপ্রচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গ্র্ আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দিকবতী সভাস্থ জনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে ব্রুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষ দিন। আজ জয়পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি তীর দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, আজ নির্ভুর হইয়া থাকিলে চলিবেনা— তোমার যথাসাধ্য চেন্টা করিতে হইবে।

শেখর শ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এইকটি কথা বলিলেন, "বীণা-পাণি শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শ্ন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসম্ভ যে ভক্তগণ অমৃতিপিপাসী, তাহাদের কী গতি হইবে।" মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া কর্ণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভুজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপ্ররে বাতায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তথন প্রভাবীক সশব্দে হাস্য করিলেন, এবং শেখর শব্দের শেষ দ্বই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শেলাক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, "পদ্মবনের সহিত খরের কী সম্পর্ক। এবং সংগীতের বিস্তর চর্চাসত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কির্পে ফললাভ করিয়াছে। আর সরস্বতীর অধিষ্ঠান তো প্রভাবীকেই, মহারাজের অধিকারে তিনি কী অপরাধ করিয়াছিলেন যে এদেশে তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে।"

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চন্দরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে

যোগ দিল— তাঁহাদের দেখাদেখি সভাসন্থ সমস্ত লোক, যাহারা ব্রিঝল এবং না ব্রিঝল, সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপযুক্ত প্রত্যুক্তরের প্রত্যাশার রাজা তাঁহার কবিস্থাকে বারবার অৎকুশের ন্যায় তীক্ষা দ্ভির ন্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেখর তাহার প্রতি কিছুমান মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তথন রাজা শেথরের প্রতি মনে মনে অত্যানত রুক্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া প্রণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন—সভাস্থ সকলেই ধনা ধন্য করিতে লাগিল। অন্তঃপ্রের হইতে এককালে অনেকগ্রাল বলয় কঙ্কণ ন্প্রেরের শব্দ শ্রনা গেল—তাহাই শ্রনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

Œ

কৃষ্ণচতূদ শীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফ্রলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাণ্ঠমণ্ড হইতে শেখর আপনার পর্বিথার্নি পাড়িয়া সম্মুখে স্ত্পাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগর্নি প্রথক করিয়া রাখিলেন। অনেকদিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগ্রনি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগ্রনি উলটাইয়া পালটাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিণ্ডিংকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সমস্ত জীবনের এই কি সপ্টয়! কতকগ্লো কথা এবং ছন্দ এবং মিল।" ইহার মধ্যে যে কোনো সৌন্দর্য, মানবের কোনো চির-আনন্দ, কোনো বিশ্বসংগীতের প্রতিধর্নি, তাঁহার হুদয়ের কোনো গভীর আত্মপ্রকাশ নিবন্ধ হইয়া আছে— আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোনো খাদাই রুচে না, তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হুদয়ের দর্রাশা, কলপনার কুহক— আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শ্না বিজ্ননা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার প্রথ ছি'ড়িয়া সম্ম্বথের জনলন্ত অণিনভাশ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাং একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বাললেন, "বড়ো বড়ো রাজারা অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া থাকেন—আজ আমার এ কাব্যমেধযজ্ঞ।" কিন্তু তথনি মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। "অশ্বমেধের অশ্ব যথন সর্বত্ত বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তথনি অশ্বমেধ হয়—আমার কবিত্ব যেদিন পরাজিত হইয়াছে, আমি সেইদিন কাব্যমেধ করিতে বিসন্ত্রাছ—আরো বহুনিন পূর্বে করিলেই ভালো হইত।"

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগর্নাই আগনতে সমর্পণ করিলেন। আগন্ন ধ্ ধ্ব করিয়া জর্বালয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শ্না হস্ত শ্নো নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন, "তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম—হে স্বন্দরী অণ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহ্বতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জর্বলিতেছিলে, হে মোহিনী বহির্পেণী, যদি সোনা হইতাম তো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুচ্ছ তুণ, দেবী, তাই আজ ভঙ্গম হইয়া গিয়াছি।"

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন।
তিনি যে যে ফুল্ল ভালোবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া
আনিরাছিলেন। সবগর্লি সাদা ফ্লে— জুই, বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা
মুঠা লইয়া নিমলি বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারিদিকে প্রদীপ
জারালাইলেন।

তাহার পর মধ্বর সঙ্গে একটা উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তম্বথে পান করিলেন, এবং ধীরে ধীরে আপনার শ্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মাদ্রত হইয়া আসিল।

ন্প্র বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগর্চছের একটা সর্গন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল।

কবি নিমালিতনেত্রে কহিলেন, "দেবী, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি। এতদিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে।"

একটি স্বামধ্বর কপ্তে উত্তর শ্রানলেন, "কবি, আসিয়াছি।"

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষর মেলিলেন— দেখিলেন, শয্যার সম্মাথে এক অপরপে রমণীমাতি।

মৃত্যুসমাচ্ছন্ন বাধ্পাকুলনেকে দপত করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল, তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে দিথরনেকে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন, "রাজা তোমার স্ববিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।"

বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত প্রজ্পমালা খ্রিলয়া কবির গলায় প্রাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শ্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

কাতিকি ১২৯৯

# কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। প্থিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বংসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে ষতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহুর্ত মৌনভাবে নণ্ট করে না। তাহার মা অনেকসময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বংধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সংগ্যে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সণ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমনসময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কোয়া বলছিল, সে কিছে জানে না। না?"

আমি প্থিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার প্রেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শ্ড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছি-মিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছ্মাত অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয়।"

মনে মনে কহিলাম শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, "মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর্গে যা। আমার এখন কাজ আছে।"

সৈ তখন আমার লিখিবার টেবিলের পাশ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁট্ এবং হাত লইয়া অতিদুত উচ্চারণে 'আগ্ডুম-বাগ্ডুম' খেলিতে আরক্ষ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাণ্ডনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিক্ষাবতী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগড়ুম-বাগড়ুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছ্র্টিয়া গেল এবং চীংকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাব্রলিওয়ালা, ও কাব্রলিওয়ালা।"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পার্গাড় মাথায়, ঝর্বল ঘাড়ে, হাতে গোটাদ্ই-চার আঙ্বরের বাক্স, এক লম্বা কাব্বলিওয়ালা মৃদ্বমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল,— তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্বের কির্পে ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উধর্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝ্লিঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাব্যলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উধ্ব শ্বাসে অন্তঃপ্ররে দেড়ি দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ওই ঝ্লিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দ্বটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাব্যলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—
আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাণ্ডনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন,
তথাপি লোকটাকে ঘরে ভাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছ্ম না কেনাটা
ভালো হয় না।

কিছ্ম কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুস, ইংরেজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গলপ চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাব্র, তোমার লড়কী কোথায় গেল।"

আমি মিনির অম্লক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপর্র হইতে ভাকাইয়া আনিলাম— সে আমার গা ঘেষিয়া কাব্লির মূখ এবং ঝ্লির দিকে সন্দিশ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাব্লি ঝ্লির মধ্য হইতে

কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছ্তেই লইল না, দ্বিগ্ল সন্দেহের সহিত আমার হাঁট্র কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছ্বদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দ্বিহতাটি দ্বারের সমীপদ্থ বেণ্ডির উপর বাসিয়া অনগাল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাব্বলিওয়ালা তাহার পদতলে বাসিয়া সহাস্যম্ব্থ শ্বিতছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসংগক্ষমে নিজের মতামতও দো-আঁসলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পণ্ডবর্ষীয়ে জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপ্রে। আমি কাব্বলিওয়ালাকে কহিলাম, ''উহাকে এ সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।'' বিলয়া পকেট হইতে একটা আধ্বলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধ্বলি গ্রহণ করিয়া ঝ্বিলতে প্রিরল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধ্বলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোল-যোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চকচকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধ্বলি কোথায় পেলি।"

মিনি বলিতেছে, "কাব্বলিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাব্নলিওয়ালার কাছ হইতে আধ্নলি তুই কেন নিতে গোলি।"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাইনি, সে আপনি দিলে।" আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসল্ল বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাব্যলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রতাহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘ্র দিয়া মিনির ক্ষ্র লব্ধ হৃদয়ট্বকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাটা প্রচলিত আছে— যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।"

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দ্র যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে, এইটেই তাহার পরিহাসের স্ক্র মর্ম। খ্ব যে বেশি স্ক্র তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ-একট্ কোতুক অন্ভব করিত—এবং শরংকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাণ্ডবয়স্ক শিশ্বর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত "খোঁখী, তোমি সস্করবাড়ি কখ্ন যাবে না!"

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল "বশ্রবাড়ি" শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছ্ন একেলে ধরনের লোক হওয়াতে, শিশ্ব মেয়েকে শ্বশ্ববাড়ি সম্বশ্ধে সম্ভান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার ব্যথিতে পারিত না. অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার দ্বভাববির্ম্থ, সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি দ্বশ্রবাড়ি যাবে?" রহমত কাল্পনিক দ্বশ্রের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মর্নিট আম্ফালন করিয়া

বলিত, "হামি সস্ত্রকে মার্বে।"

শর্মারা মিনি শ্বশরে নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দূরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুদ্র শরংকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগুবিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মন্টা প্রিথবীময় ঘ্রিয়া বেডায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী. বাহিরের প্রথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শ্রনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছাটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দুশ্যে মনে উদয় হয়. এবং একটা উল্লাস-পূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাব্যলির সংখ্য গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধার দুর্গম দণ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মর্পথ, বোঝাই-করা উন্দোর শ্রেণী চলিয়াছে: পার্গাডপরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের 'পরে, কেহ বা পদন্ততে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চকমকিঠোকা বন্দ্রক—কাব্যলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গলপ করিত, আর এই ছবি আমার চোখের সম্মাখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শৃঙ্কিত দ্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শূনিলেই তাঁহার মনে হয় প্রিথবীর সমসত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই প্রথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শ্রোপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশি দিন নহে) পথেবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দ্রে হইয়া যায় নাই।

রহমত কাব্যলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দুটি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেণ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গ্রিটকতক প্রশ্ন করিলেন, "কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না। কাব্লদেশে কি দাসব্যবসা প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাব্যলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।"

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাসা। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার দ্বীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাডিতে আসিতে নিষেধ কবিতে পাবিলাম না।

প্রতি বংসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো বাস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তব্ একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়বন্দ্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না, সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরা, সেই ঝোলাঝ্রলিওয়ালা লন্দ্রা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু যথন দেখি, মিনি 'কাব্রলিওয়ালা, ও কাব্রলিওয়ালা' করিয়া হাসিতে হাসিতে ছ্রিটয়া আসে এবং দ্বই অসমবয়সী বন্ধ্র মধ্যে প্রোতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হদয় প্রসম্ব হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রক্রুশীট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার প্রে আজ দিন-দ্রহিতন হইতে শীতটা খ্র কন্কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পাঁড়য়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রোদ্রটি টেবিলের নিচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পাঁড়য়াছে, সেই উত্তাপট্রকু বেশ মধ্র বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে—মাথায়-গলাবন্ধ-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্শ্রণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমনসময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শ্রনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আমিতেছে— তাহার পশ্চাতে কোত্তলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রস্তের রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তান্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শ্রনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপ্রেরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিণ্ডিং ধারিত—মিথ্যাপ্রেক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানার্প অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে 'কাব্লিওয়ালা, ও কাব্লিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহুতের মধ্যে কোতুকহাস্যে প্রফর্ক্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, স্বতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশ্রবাড়ি যাবে?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচেছ।"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সস্বোকে মারিতাম কিন্তু, কী করিব, হাত বাঁধা।"

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বংসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভূলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বাসিয়া চিরাভাসত-মতো নিতা কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী প্রবৃষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষবাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চণ্ডলহদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক, তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার প্রাতন বন্ধকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া

উঠিতে লাগিল, ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জ্বটিতে লাগিল। এমন-কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বংসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরংকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সন্বন্ধ স্থির হইয়াছে। প্রজার ছুর্টির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সংগ্র সংগ্রে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগ্রহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতিটি অতি স্কুনর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নৃত্ন-ধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্মাল সোনার মতো রং ধরিয়াছে। কলিকাতার গলির ভিতরকার ইন্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘে'ষাঘে'ষি বাড়িগ্নলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরুপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। কর্ণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রোদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজ্ঞগংময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠ্রংঠাং শব্দ উঠিতেছে: হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁডাইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পুরের্বি মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিলি।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শ্নিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল। কোনো খ্নীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অনতঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শ্ভিদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু বঙ্গত আছি, তুমি আজ যাও।"

কথাটা শ্রনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটা ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

তাহার মনে বৃঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই প্রের মতো 'কাব্বলিওয়ালা, ও কাব্বলিওয়ালা' করিয়া ছ্বটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যুক্ত কৌতুকাবহ প্রাত্ন হাস্যালাপের কোনোর্প ব্যত্যয় হইবে না। এমন-কি, প্র্বিন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবাক্ত আঙ্কুর এবং কাগজের মোড়কে কিণ্ডিং কিসমিস বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝেলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছ্ম ক্ষ্ম হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দ্ভিটতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে 'বাব্ সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একট্র ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙ্বুর এবং কিণ্ডিৎ কিসমিস বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগ্নিল লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাং আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আপনার বহুং দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে— আমাকে পয়সা দিবেন না।—

"বাব্, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই ম্বখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছ্ব কৈছ্ব মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"

এই বিলয়া সে আপনার মৃত্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বৃকের কাছে কোথা হইতে একট্বকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সয়ত্নে ভাঁজ খ্বিলয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নট্ব ব্বকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবংসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে— যেন সেই স্বকামল ক্ষুদ্র শিশ্বস্তাট্বকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে স্ব্ধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোথ ছল্ছল্ করিয়া আসিল। তখন সে যে একজন কাব্লি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্দ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম — তখন ব্বিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপ্রে হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপ্রে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছ্বতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধ্বেশিনী মিনি সলজ্জ ভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁডাইল।

তাহাকে দেখিয়া কাব্বলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের প্রাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁখী, তোমি সস্ববাড়ি যাবিস?"

মিনি এখন শ্বশ্রবাড়ির অর্থ বাঝে, এখন আর সে প্রের্র মতো উত্তর দিতে পারিল না— রহমতের প্রশন শ্বনিয়া লজ্জায় আরম্ভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাব্বলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বাসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পণ্ট ব্রিঝতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইর্প বড়ো হইয়ছে, তাহার সংখ্যও আবার ন্তন আলাপ করিতে হইবে— তাহাকে ঠিক প্রের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বংসরে তাহার কী হইয়ছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের দিনত্ব রোদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মর্পর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একথানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমত, তুমি দেশে তোমার মেররে কাছে ফিরিরা যাও; তোমাদের মিলনস্বথে স্নামার মিনির কল্যাণ ছউক।"

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দ্বটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপ্রের মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শ্রুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণ ১২৯৯

# য়ীৰু

বালকদিগের সদার ফটিক চক্রবতীরি মাথায় চট করিয়া একটা ন্তন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকাশ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে র্পান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে-ব্যক্তির কাঠ আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অস্ক্রিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গশভীরভাবে সেই গর্নাড়র উপরে গিয়া বিসল: ছেলেরা তাহার এইর্প উদার উদাসীন্য দেখিয়া কিছ্ব বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একট্-আধট্ ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছ্মাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সন্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, "দেখ্, মার খাবি। এইবেলা ওঠ্।" সে তাহাতে আরও একট্, নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীর্পে দখল করিয়া লইল।

এর্প স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য দ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলন্দের এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমতো শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ প্রেণিক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাধায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একট্ব বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে স্কুম্ব ওই কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পাথিব

গোরবের ন্যায় ইহার আন্ত্রখণ্গক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারো মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল-- মারো ঠেলা হে ইয়ো, সাবাস জোয়ান হে ইয়ো। গইড়ি একপাক ঘ্রিরতে না ঘ্রিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গোরব এবং তত্তজ্ঞানঃসমেত ভূমিসাং হইয়া গেল।

খেলার আরন্দেই এইর্প আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যসত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাদিতে কাদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমন্দ নৌকার গল্বইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমনসময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবতী'দের বাড়ি কোথায়।"

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ওই হোখা।" কিল্কু কোন্দিকে যে নির্দেশ করিল, কাহারও ব্রঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা।"

সে বলিল, "জানিনে।" বলিয়া পূর্ববিং তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল দ বাব্টি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবতীদের গ্রের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, "ফটিকদাদা, মা ডাকছে।" ফটিক কহিল, "যাব না।"

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিচ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুর্নড়তে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অণিনম্তি হইয়া কহিলেন, "আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!"

ফটিক কহিল, "না, মারিনি।"

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস!"

"কথখনো মারিন। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।"

মাখনকে প্রশন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁ, মেরেছে।"

তথন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় ক্ষাইয়া দিয়া কহিল, "ফের মিথ্যে কথা!"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার প্রেঠ দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীংকার করিয়া কহিলেন, "অ্যা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!"

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাব্ টি ঘরে ঢ্রকিয়া বাললেন, "কী হচ্ছে তোমাদের।"

ফটিকের মা বিষ্মায়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ ষে দাদা, তুমি কবে এলে।" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন। বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বশভরবাব, তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছ্ম্দিন খ্র সমারোহে গৈল। অবশেষে বিদায় লইবার দ্রই-একদিন প্রের্ব বিশ্বস্থার তাঁহার ভাগনীকে ছেলেদের পড়াশ্মনা এবং মার্নাসক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছ্ত্থলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের স্মানত স্মানীলতা ও বিদ্যান্ব্রাগের বিবরণ শ্মনিলেন।

তাঁহার ভাগনী কহিলেন, "ফটিক আমার হাড় জন্মলাতন করিয়াছে।"

শ্বনিয়া বিশ্বস্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?" ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব।"

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশু কা ছিল— কোন্দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায় কি কী একটা দৃষ্টিনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষণ ক্ষুণ্ণ হুইলেন।

'কবে যাবে', 'কখন্ যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবিশত তাহার ছিপ ঘর্ড় লাটাই সমস্ত মাথনকে প্রপোত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার প্রয় অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতার মামার বাড়ি পেণিছিয়া প্রথমত মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারব্দিধতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুণ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বালতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরক্ষা পাতিয়া বাসয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বংসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেণিয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কির্প একটা বিশ্লবের সন্ভাবনা উপদ্থিত হয়। বিশ্বস্ভরের এত বয়স হইল, তব্ব কিছুমার যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌন্দ বংসরের ছেলের মতো প্রথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সংগস্থেও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধাে-আধাে কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামারই প্রগল্ভতা। হঠাং কাপড়চাপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানর্পে বাড়িয়া উঠে: লােকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বর্প জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিন্টতা সহসা চলিয়া যায়, লােকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যােবনের অনেক দােষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনাে স্বাভাবিক অনিবার্য রুটিও যেন অসহ্য বােধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে ব্রিতে পারে, প্রথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লচ্জিত ও ক্ষমাপ্রাথী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিণ্ডিং অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহুদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা স্থ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে ন্দেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রম বলিয়া মনে করে। স্বতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভূহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া হায়।

অতএব, এমন অবৃস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দ্বলভ জীব বালিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দ্বঃসহ বোধ হয়।

মামীর দেনহথীন চক্ষে সে যে একটা দ্বর্গ্রের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেরে বাজিত। মামী যদি দৈবাং তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত,— অবশেষে মামী যখন তাহার উংসাহ দমন করিয়া বলিতেন. "ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। একট্ব পড়োগে যাও।"— তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্ববাহুলা তাহার অত্যুক্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইর্প অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত। প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘ্রাড় লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, তাইরে নাইরে নাইরে না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বর্গচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘ্রিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীণ স্লোতাস্বনী, সেইসব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী আবিচারিণী মা অহানিশি তাহার নির্পায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অব্ব ভালোবাসা— কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধ্বলিসময়ের মাতৃহীন বংসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন— সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অস্কুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দ ভেরে মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছর্টি ইইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দ্রের বাড়িগ্র্লার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রোদ্রে কোনো-একটা ছাদে দ্র্টি-একটি ছেলেমেয়ে কিছ্ব-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মামা, মার কাছে কবে যাব।" মামা বালয়াছিলেন, "স্কুলের ছর্টি হোক।" কার্তিক মাসে প্জার ছর্টি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধাের অপমান করিতে আরুভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল ষে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লম্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে এুকদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর

মতো গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামী অধরের দ্বই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।"

ফটিক আর-কিছ্ম না বিলয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নণ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

শ্বুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্সির্ করিয়া আসিল। ব্রিঝতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। ব্রিঝতে পারিল, ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যুক্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কির্প একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বর্প দেখিবে, তাহা সে স্পণ্ট উপলম্খি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অভ্যুত নির্বোধ বালক প্থিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারো কাছে সেবা পাইতে পারে. এর প প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পর্রদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। স্কুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বশ্ভরবাব, পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বস্ভরবাব্র বাড়ির সন্মান্থে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায়

একহাঁট্য জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দ্বইজন পর্লিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বশ্ভরবাব্র নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষ্ম লোহিতবর্ণ, থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বস্ভরবাব্ প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপর্রে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বালিয়া উঠিলেন, "কেন বাপর, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্ম ভোগ। দাও ওকে বাডি পাঠিয়ে দাও।"

বাস্তবিক, সমস্তদিন দ্বশিচ্নতায় তাঁহার ভালোর প আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিত্ত নাহক অনেক খিট্মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিল্মে, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

বালকের জন্তর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাগ্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বশ্ভরবাব্য চিকিংসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রম্ভবর্ণ চক্ষ্ম একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হত-ব্যন্থিভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি।"

বিশ্বস্ভরবাব, র্মালে চোখ ম্ছিয়া সন্দেহে ফটিকের শীর্ণ তপত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন। ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, 'মা, আমাকে মারিস্নে, মা। সতিয় বলছি, আমি কোনো দোষ করিন।"

পর্রাদন দিনের বেলা কিছ্কুলের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মূখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শূইল।

বিশ্বস্ভরবাব, তাহার মনের ভাব ব্রিঝয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মুদুস্বেরে কহিলেন, "ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার প্রদিন্ত কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বস্ভরবাব, স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিম্বত্তিই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো স্বর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলেনা। দাে বাঁও মেলে—এ—এ না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা দ্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া স্বর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অন্করণে কর্ণস্বরে জল মাপিতেছে এবং ষে অক্ল সম্দ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রাশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বস্ভর বহুর্কটে তাঁহার শোকোচ্ছ্রাস নিব্তু করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক, সোনা, মানিক আমার।"

ফটিক ষেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, "আাঁ।"

মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে।"

ফটিক আন্তে আর্স্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদ্বুস্বরে কহিল, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

পোষ ১২৯৯

### সুভা

>

মেরেটির নাম যখন স্ভাষিণী রাখা হইরাছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দ্টি বড়ো বোনকে স্কেশিনী ও স্হাসিনী নাম দেওয়া হইরাছিল, তাই মিলের অন্রোধে তাহার বাপ ছোটো মেরেটির নাম স্ভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে স্ভা বলে।

দস্তুরমতো অন্সন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দ্বটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অন,ভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধে দুর্নিচন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপন্বর্পে তাহার পিতৃগ্হে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা সে শিশ্বেলল হইতে ব্রিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দ্ভিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেন্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে। পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরুক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা গ্র্নিটম্বর্প দেখিতেন। কেননা, মাতা প্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশর্পে দেখেন— কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষর্পে নিজের লচ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ স্ভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একট্-বেশি ভালোবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরম্ভ ছিলেন।

স্ভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার স্দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দ্রিট কালো চোথ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথার আমরা যে-ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেন্টার গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা-অভাবে অনেক সময়ে ভূলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছ্ব তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুনিত হয়, কখনো উন্জ্বলভাবে জর্বলিয়া উঠে, কখনো দ্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চণ্ডল বিদ্যুতের মতো দিন্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুথের ভাব বই আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোথের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর— অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাকাহীন মন্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নিজনি ন্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

\$

গ্রামের নাম চন্ডীপরে। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গ্হস্থ-ঘরের মের্মেটির মতো: বহুদ্রে পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন ক্ল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তর্চ্ছায়াঘন উচ্চতট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্লোতম্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুতপদক্ষেপে প্রফ্রেহদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, টেকিশালা, খড়ের স্ত্প, তেতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নোকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থা, সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কিনা জানি না, কিম্কু কাজকর্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব প্রেণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধর্নি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তর্র মর্মর, সমসত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমন্দ্রের তরংগরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হুদয়-উপক্লের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা— বড়ো বড়ো চক্ষরপল্লবির্যাশিষ্ট স্বভার যে-ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপ্রণ ত্ণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষরলোক পর্যণ্ড কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যান্তে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘ্মাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেরা নোকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজন মাতি ধারণ করিত, তখন রাদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মাখামাখিছুপ করিয়া বসিয়া থাকিত— একজন সাবিস্তীর্ণ রোদ্রে আর-একজন ক্ষাদ্র তর্ভিছারায়।

সন্ভার যে গ্রাটকতক অন্তর্গণ বন্ধর দল ছিল না, তাহা নহে। গোরালের দ্বিট গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাণগ্রিল। সে নাম বালিকার মুখে তাহার কখনো শ্রনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত— তাহার কথাহীন একটা কর্ণ স্ব ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে ব্রিকত। স্বভা কখন্ তাহাদের আদর করিতেছে, কখন্ ভংসনা করিতেছে, কখন্ মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো ব্রবিতে পারিত।

স্কৃতা গোয়ালে ঢ্বিকয়া দ্বই বাহ্বর শ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেণ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাণ্ডাবিল দ্নিশ্বদ্ভিটতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গ্রেফে বিদিন কোনো কঠিন কথা শ্বনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই ম্ক বন্ধ্বদ্টির কাছে আসিত— তাহার সহিষ্কৃতাপরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দ্ভিপাত হইতে তাহারা কী একটা অন্ধ অনুমানশন্তির শ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন ব্রিতে পারিত্ব এবং স্কৃতার গা ঘের্শিয়া আসিয়া অন্পে অন্পে তাহার বাহ্বতে শিং ঘিষয়া তাহাকে নির্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সান্থনা দিতে চেণ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সন্ভার এর্প সমকক্ষভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশন্টি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সন্ভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সন্থানিদ্রার আয়োজন করিত এবং সন্ভা তাহার গ্রীবা ও প্রেট কোমল অঙ্গন্লি ব্লাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এর্প অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

•

উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে সম্ভার আরও একটি সঙ্গী জন্টিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কির্প সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সম্তরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না। গোঁশাইদের ছোটো ছেলেটি— তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেন্টার পর বাপমা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা স্বিবধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়— কারণ, কোনো কার্যে আবম্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশাক, তেমনি গ্রামে দ্বই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজে-কর্মে আমোদে-অবসরে যেখানে একটা লোক ক্মপড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ—ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাত্নে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিয়ন্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে স্কভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিয়ন্ত থাক্, একটা সংগী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাকাহীন সংগীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— এইজন্য প্রতাপ স্কভার মর্যাদা ব্রক্তি। এইজন্য, সকলেই স্কভাকে স্কভা বলিত, প্রতাপ আর-একট্ক অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া স্কভাকে 'স্ক্' বলিয়া ডাকিত।

স্ভা তে তুলতলার বাসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদ্রে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, স্ভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বােধ করি অনেকক্ষণ বািসয়া চাহিয়া চাহিয়া ইছা করিত, প্রতাপের কােনাে-একটা বিশেষ সাহায়্য করিতে, একটা-কােনাে কাজে লাগিতে, কােনােমতে জানাইয়া দিতে যে এই প্থিবীতে সেও একজন কম প্রয়ােজনীয় লােক নহে। কিন্তু কিছ্ই করিবার ছিল না। তথন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলােকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রলে সহসা এমন একটা আন্চর্য কান্ড ঘটাইতে ইছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আন্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, "তাই তাে, আমাদের স্কৃতির যে এত ক্ষমতা তাহা তাে জানিতাম না।"

মনে করে, স্কুভা যদি জলকুমারী হইত; আন্তে আন্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রুপার অট্রালিকায় সোনার পালন্কে—কে বিসয়া?— আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে স্কু— আমাদের স্কু সেই মণিদীশ্ত গভীর নিদ্তুখ পাতালপ্রীর একমাত্র রাজক্ষা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তব্ও স্কু প্রজাশ্না পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্ময়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

R

স্ভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অন্ভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো-একটা প্রিমাতিথিতে কোনো-একটা সম্দ্র হইতে একটা জোয়ারের স্ত্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নৃতন অনিব'চনীয় চেতনাশন্তিতে পরিপ্রেণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং ব্যক্তিতে পারিতেছে না।

গভীর প্রণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগ্রের দ্বার খ্রালারা ভয়ে ভয়ে মাখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, প্রণিমা-প্রকৃতিও স্ভার মতো একাকিনী স্পত জগতের উপর জাগিয়া বিসয়া— ষোবনের রহস্যে প্রলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন-কি তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্থম্ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এদিকে কন্যাভারগ্রহত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিশ্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন-কি, একঘরে করিবে এমন জনরবও শন্না যায়। বাণীকেপ্রের সচ্ছল অবহথা, দুইবেলাই মাছভাত খায়, এজন্য তাহার শার্ক ছিল।

স্ত্রীপ্রর্ষে বিস্তর প্রামশ হইল। কিছ্ম্দিনের মতো বাণী বিদেশে গেল। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চলো, কলিকাতায় চলো।"

বিদেশযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশাঢাকা প্রভাতের মতো স্কৃভার সমসত হৃদয় অশুবাঙ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনিদিণ্টি আশঙ্কাবশে সে কিছুন্দিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক্ জন্তুর মতো তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—ডাগর চক্ষ্ব মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী একটা ব্রিকতে চেণ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু ব্রঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কী রে, স্ব, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস, আমাদের ভুলিস্নে।" বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিন্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সমুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগ্রে তামাক খাইতেছিলেন, সমুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শ্বুষ্ক কপোলে অপ্রমু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। স্বভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যস্থীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দ্বই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের ম্বথের দিকে চাহিল—দ্বই নেত্রপল্লব হইতে টপ্টপ্করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শ্রুক্রাদশীর রাত্রি। স্বভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শব্দশযায় ল্বটাইয়া পড়িল— যেন ধরণীকে, এই প্রকাশ্ড ম্ক মানবমাতাকে দ্বই বাহ্বতে ধরিয়া বলিতে চাহে, "তুমি আমাকে ঘাইতে দিয়োনা. মা, আমার মতো দ্বিট বাহ্ব বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।"

কলিকাতার এক বাসায় স্থার মা একদিন স্থাকে খ্র করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আটিয়া চুল বাধিয়া খোঁপায় জড়ির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুক্ত করিয়া দিলেন। স্থার দুই চক্ষ্ দিয়া অশ্র পড়িতেছে, পাছে চোখ ফ্রালিয়া খারাপ দেখিতে হয়, এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ণসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রক্তল ভর্ণসনা মানিল না।

বন্ধ্ব সংখ্যে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন— কন্যার মাবাপ চিন্তিত,

শঙ্কিত, শশব্যুক্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশ্ব বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অগ্রন্ত্রোত দ্বিগ্রণ বাড়াইয়া প্রীক্ষুকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

भतीकेक अत्नकक्षण निर्वीक्षण कित्रया विलालन, "मन्प नट्र।"

বিশেষত, বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া ব্রিলেন, ইহার হৃদয় আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে-হৃদয় আজ বাপমায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শ্রন্তির মৃক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রন্তল কেবল বালিকার মৃল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর-কোনো কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খ্ব একটা শ্ভলশ্নে বিবাহ হইয়া গেল।
বোৰা মেয়েকে পরের হন্তে সমর্পণ করিয়া বাপমা দেশে চলিয়া গেল—
তাহাদের জাতি ও প্রকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলন্দের স্থাকৈ পশ্চিমে লইয়া গেল।
সশ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই ব্বিজা, নববধ্ব বোবা। তা কেহ ব্বিজাল না,
সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দ্বিটি চক্ষর্
সকল কথাই বিলিয়াছিল, কিল্ডু কেহ তাহা ব্বিজতে পারে নাই। সে চারিদিকে
চায়—ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা ব্বিজত সেই আজন্মপরিচিত মুখগর্বলি
দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হুদয়ের মধ্যে একটা অসীম অবাক্ত ক্রন্দন
বাজিতে লাগিল— অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শ্বনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষ্ম এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের স্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষা-বিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

মাঘ ১২৯৯

### মহামায়া

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গদভীর দ্বিউ ঈষং ভংসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম এই, তুমি কী সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। আমি এ পর্যক্ত তোমার সকল কথা শ্বনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদ্রে স্পর্ধা বাভিয়া উঠিয়াছে?

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষং ভয় করিয়া চলে, তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল—দ্বটা কথা গ্রছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলন্দেব এই মিলনের একটা কোনো-কিছ্ব কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্বত বলিয়া ফেলিল, "আমি

প্রদ্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দ্বজনে বিবাহ করি।"—
রাজীবের যে-কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে-কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু
যে-ভূমিকাটি মনে মনে দিথর করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছ্ই হইল না। কথাটা
নিতান্ত নীরস নিরলংকার, এমন-কি অন্ভূত শ্বনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে
থতমত খাইয়া গেল— আরও দ্বটো-পাঁচটা কথা জ্বভিয়া ওটাকে যে বেশ-একট্ব
নরম করিয়া আনিখে, তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙা মন্দিরে নদীর ধারে এই
মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্বোধ লোকটা স্কুম্ধ কেবল বলিল,
"চলো আমরা বিবাহ করিগে!"

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্দিশ বংসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরংকালের রৌদ্রের মতো কাঁচাসোনার প্রতিমা— সেই রৌদ্রের মতোই দীশ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দ্ফি দিবালোকের ন্যায় উন্মৃত্ত এবং নিভীক।

তাহার বাপ নাই, বড়ো ভাই আছেন— তাঁহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাইবোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক— মৃথে কথাটি নাই কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে, দিবা ন্বিপ্রহরের মতো নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটি বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড়োসাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্মচারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অলপবয়স্ক প্রের ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটির কুঠিতে লইয়া আসেন। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ই হারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীর্পে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসিগিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার স্নুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ক্রমে ক্রমে ষোলো, সতেরো, আঠারো, এমন-কি উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিশ্তর অন্বরোধসত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙালির ছেলের এর্প অসামান্য স্ব্রিশ্বর পরিচয় পাইয়া ভারি খ্রিশ হইলেন; মনে করিলেন, ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জীবনের আদর্শ পথল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এদিকে সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অন্র্প কুলসম্পন্ন পাত্র জোটে না। তাহারও কুমারীবয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহনুল্য যে, পরিণয়বন্ধন যে-দেবতার কার্য তিনি যদিও এই নরনারীযুগলের প্রতি এযাবং বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নন্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন চুনলিতেছিলেন, যুবক কন্দপ্তিখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দ্বটো-চারটে মনের কথা বালবার অবসর খংজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না— তাহার নিস্তব্ধ গশ্ভীর দ্বিট রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া তোলে।

আজ শতবার মাথার দিব্য দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙা মন্দিরে আনিতে ক্বতকার্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যতকিছা, বলিবার আছে আজ সব বলিয়া

লইবে, তাহার পরে হয় আমরণ সূখ নয় আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন একটা সংকটের দিনে রাজীব কেবল কহিল, "চলো, তবে বিবাহ করা যাউক।" এবং তার পরে বিক্ষাতপাঠ ছাত্রের মতো থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল। রাজীব যে এর্প প্রক্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেকক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগ্নলি অনির্দিণ্ট কর্ণধ্বনি আছে, সেইগ্নিল এই নিস্তশ্বতায় ফ্র্টিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্ধসংলন্দ ভাঙা কবাট এক-একবার অত্যন্ত মৃদ্মন্দ আর্তস্বর-সহকারে ধীরে ধীরে খ্রিলতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল;—মন্দিরের গবাক্ষে বিসয়া পায়রা বকম্ বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিম্বলগাছের শাখায় বিসয়া কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে, শৃত্বুক পত্রনাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সর্সর্ শব্দে ছ্টিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণ বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্ঝর্ করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই-সমস্ত আক্সিম্ক অলস শব্দের মধ্যে বহ্দরে তর্তল হইতে একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো স্বর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া এক-প্রকার শ্রান্ত স্বর্নাবিন্টের মতো নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছ্কেণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর-একবার ভিক্ষ্কভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, সে হইতে পারে না।"

মহামায়ার মাথা যেমনি নড়িল রাজীবের আশাও আমনি ভূমিসাং হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত, মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মান্সারেই নড়ে, আর-কাহারো সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কত কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে— সে কি কখনো রাজীবের মতো অকুলীন ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে। ভালোবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। যাহা হউক, মহামায়া ব্রাঝতে পারিল, তাহার নিজের বিবেচনাহীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদ্র স্পর্ধা বাড়িয়াছে; তংক্ষণাং সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা ব্ঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি কালই এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে ভাবটা দেখাইবে— সে খবরে আমার কী আবশ্যক। কিম্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না— শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন।"

রাজীব কহিল, "আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপ্ররের কুঠিতে বদলি হইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।"

মহামায়া আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল, দুইজনের জীবনের গতি দুই দিকে—একটা মানুষকে চিরদিন নজরবান্দ করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষং খুলিয়া কহিল, "আচ্ছা।" সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো শুনাইল।

কেবল এই কথাটাকু বলিয়া মহামায়া পানশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে, এমনসময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "চাটাব্যেমহাশয়!"

মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমন্থে আসিতেছে, ব্রিঞ্জ তাহাদের

সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভর্ণনিভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেণ্টা করিল। মহামায়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—কেবল একবার নীরবে নিস্তস্থভাবে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, 'রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।"

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল—আর, রাজীব হতবাদিধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— যেন তাহার ফাঁসির হাকুম হইয়াছে।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রেই ভবানীচরণ একখানা লাল চেলি আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন, "এইটে পরিয়া আইস।"

মহামায়া পরিয়া আসিল। তাহার পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে চলো।"

ভবানীচরণের আদেশ, এমন-কি সংকেতও কেই কখনো অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাদ্রে উভরে নদীতীরে শ্মশান-অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দ্র নহে। সেখানে গণ্গাযান্ত্রীর ঘরে একটি বৃদ্ধ রাহ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারই শয্যাপাশ্বে উভরে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোণে প্রোহিত রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইণ্গিত করিলেন। সে অবিলন্দে শ্ভান্তানের আয়োজন করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; মহামায়া ব্যিল, এই ম্মুর্র্র সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমান্ত প্রকাশ করিল না। দ্বইটি অদ্রবতী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গ্রে মৃত্যুয়ন্ত্রণার আত্ধ্বনির সহিত অস্পন্ট মন্টোচারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

যেদিন বিবাহ তাহার প্রদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনায় বিধবা অতিমাত্র শোক অনুভব করিল না—এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাং বিবাহ-সংবাদে যের্প বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধব্যসংবাদে সেইর্প হইল না। এমন-কি, কিণ্ডিং প্রফ্লুল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে-ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দিবতীয় আর-একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শমশানে আজ ভারি ধ্ম। মহামায়া সহমৃতা হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহায্যে এই নিদার্ণ ব্যাপার বলপূর্বক রহিত করিবে। তাহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজই বর্দলি হইয়া সোনাপুরে রওনা হইয়াছে— রাজীবকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজীব একমাসের ছুটি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মহামায়া তাহাকে বলিয়াছে, "তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।" সে-কথা সে কিছ্বতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপাতত এক মাসের ছ্বটি লইয়াছে, আবশ্যক হইলে দ্বই মাস, ক্লমে তিন মাস—এবং অবশেষে সাহেবের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তব্ব চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যখন পাগলের মতো ছাটিয়া হয় আত্মহত্যা নয় একটা-কিছা করিবার

উদ্যোগ করিতেছে, এমনসময় সন্ধ্যাকালে মুখলধারায় ব্লিউর সহিত একটা প্রলয়-রাড় উপস্থিত হইল। এমনি ঝড় যে রাজীবের মনে হইল, বাড়ি মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে। যখন দেখিল বাহা প্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুর্প একটা মহাবিশ্লব উপস্থিত হইরাছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনোর্প প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশপাতাল জর্ডিয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কার করিতেছে।

এমন সময়ে বাহির হইতে সবলে কে স্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবিন্দ্র একটি স্থীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোমটা। রাজীব তংক্ষণাং চিনিতে পারিল, সে মহামায়া।

উচ্ছৰসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ''মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?''

মহামায়া কহিল, "হাঁ। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বলো, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর বদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনো আমার ঘোমটা খ্লিবে না, আমার মন্থ দেখিবে না—তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট, তখন আর-সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিয়ো— আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আর আমি বাঁচিব না।"

মহামায়া কহিল, "তবে এখনি চলো— তোমার সাহেব ষেখানে বদলি হইয়াছে, সেইখানে ষাই।"

ঘরে যাহা কিছু ছিল, সমসত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এর্মান ঝড় যে দাঁড়ানো কঠিন—ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগ্রলির মতো গায়ে বিশিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙিয়া পড়িবার ভয়ে, পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়্র বেগ পশ্চাং হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দ্বইটা মান্মকে ছিয় করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

### ততীয় পরিচ্ছেদ

গলপটা পাঠকেরা নিতানত অম্লেক অথবা অলোকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শ্না গিয়াছে।

মহামায়ার হাতপা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমপণ করিয়া যথাসময়ে অণিন-প্রয়োগ করা হইয়াছিল। অণিনও ধা ধা করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় ও মারবাধারে বাণ্টি আরশ্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি গণগাযানীর ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রাশ্ব করিয়া দিল। বাণ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভঙ্গম হইয়া তাহার হাতদাটি মারু হইয়াছে। অসহ্য দাহযালয়ায় একটিমান্ত কথা না কহিয়া, মহামায়ায়

উঠিয়া বাসিয়া পায়ের বন্ধন খ্রালল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দশ্ব বক্ষথণ্ড গাত্রে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গ্রে কেহই ছিল না, সকলেই শ্মশানে। প্রদীপ জনালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কী ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া অদ্ববতীর রাজীবের বাড়ি গেলা। তাহার পর কী ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে স্থ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানিমাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটাই,কু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদবেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোমটার বিচ্ছেদট্নকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতিম্হুতে পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে. তাহাতে এই ঘোমটার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ দুঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকৈ আলিখ্যন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোমটাচ্ছন্ন মূর্তি চির্নাদন পাশ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে— বিশেষত মহামায়া পুরাণবর্ণিত কর্ণের মতো সহজকবচধারী—সে আপনার স্বভাবের চারিদিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পর মাঝে আবার যেন আর-একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরও একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে। অহরহ পাশ্বের্থ থাকিয়াও সে এতদুরে চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না—কেবল একটা মায়াগণ্ডির বাহিরে বসিয়া অতৃ ত তৃষিত হৃদয়ে এই স্ক্রা অথচ অটল রহসা ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে—নক্ষর যেমন প্রতিরাত্তি নিদ্রাহীন নিনিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশাথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিচ্ছলে নিশিযাপন করে। এমনি করিয়া এই দুই সংগীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন কবিল।

একদিন বর্ষাকালে শ্রুপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি স্কৃত পৃথিবীর শিষরে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীক্ষারুক্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তর্শ্রেশীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একথানি মার্জিত র্পার পাতের মতো ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মান্ষ এরকম সময় স্পন্ট একটা কোনো কথা ভাবে কিনা বলা শক্ত। কেবল তাহার সমসত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে— বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছনাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমসত পর্বে নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খ্লিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ স্কুদর এবং স্কুদন্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমসত অস্তিম্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মতো উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল।
মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল—মুখ নত করিয়া দেখিল—মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়, এ কী! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়। চিতানলিশিখা তাহার নিন্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হতৈ কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধর্নিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল,— দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া শয়া ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব ব্বিজন, এইবার বক্স উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল— পায়ে ধরিয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা করো।"

মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া, মৃহ্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমুহত ইহজীবনে একটি স্ক্রীর্ঘ দুংঘচিক্ত রাখিয়া দিয়া গেল।

ফাল্যনে ১২৯৯

### দানপ্রতিদান

বড়োগিরি যে কথাগ্নলা বলিয়া গেলেন, তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে-হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তাহার চিত্তপত্তলি একেবারে জর্বলিয়া জর্বলিয়া লাটিতে লাগিল।

বিশেষত, কথাগ্নলো তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা— এবং স্বামী রাধাম্কুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদ্রে বসিয়া তাম্ব্লের সহিত তামক্টধ্ম সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগ্লো শুন্তিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল, এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীযের সহিত তামক্ট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমতো যথাকালে শয়ন করিতে গোলেন।

কিন্তু এর প অসামান্য পরিপাকশন্তি সকলের নিকটে প্রত্যাশা করা ষাইতে পারে না। রাসমণি আজ শয়নগৃহে আসিয়া স্বামীর সহিত এমন ব্যবহার করিল, যাহা ইতিপ্রে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যাদন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইত, আজ একেবারে সবেগে কঙ্কণঝংকার করিয়া স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিছানার একপাশে শ্রহয়া পড়িল এবং ক্রন্দনাবেগে শ্য্যাতল কন্পিত করিয়া তুলিল।

রাধামনুকৃন্দ তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকাণ্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদ্রার চেন্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ঔদাসীন্যে স্মীর অধৈর্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদ্রগম্ভীর স্বরে জানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কার্যবিশত ভোরে উঠিতে হুইবে, এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যক।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মৃহ্তুর্তে উম্বেলিত হইয়া উঠিল।

রাধাম কুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইরাছে।" রাসমণি উচ্চ্বিতি স্বরে কহিলেন, "শোন নাই কি।"

"শর্নিয়াছি। কিন্তু বউঠাকর্ন একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অস্নেই প্রতিপালিত নহি। তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ-সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি। যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাহাও খাওয়াপরার সামিল করিয়া লইতে হয়।"

"এমন খাওয়াপরায় কাজ কী।"

"বাঁচিতে তো হইবে।"

"মরণ হইলেই ভালো হয়।"

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটা ঘ্নাইবার চেণ্টা করো, আরাম বোধ করিবে।" বলিয়া রাধামাকুন্দ উপদেশ ও দৃ্টান্তের সামঞ্জস্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধাম্কুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্ক ও নয়; প্রায় গ্রামসম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছ্র কম নহে। বড়োগিল্ল ব্রজস্করীর সৈটা কিছ্ম অসহ্য বোধ হইত। বিশেষত শশিভূষণ দেওয়াথোওয়া সম্বন্ধে ছোটোবউয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে-জিনিসটা নিতান্ত একজোড়া না মিলিত, সেটা গ্রহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটোবউকেই দিতেন। তাহা ছাডা, অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের প্রামর্শের প্রতি বেশি নির্ভার করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভ্ষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কমের সমস্ত ভার রাধাম,কুন্দের উপরেই ছিল। বড়োগিল্লির সর্বদাই সন্দেহ, রাধাম্কুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে— তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধার প্রতি তাঁহার বিদেবষ ততই বাডিয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগ্রলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহার প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞাপ্রকাশপূর্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগন্ধ দঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুষত্বপোষিত মানসিক আগন্ন আন্দেয়-গিরির অণ্ন্যংপাতের ন্যায় ভূমিকম্প-সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্চনিসত হইত।

রাত্রে রাধামনুকুন্দের ঘ্রেরে ব্যাঘাত হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না— কিন্তু প্রদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসম্বেখ শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যাদতসমদত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন। অসুখ হয় নাই তো?"

রাধাম্কুন্দ মৃদ্ফুবরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, আর তো আমার এখানে থাকা হয় না।" এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড়োগ্হিণীর আক্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "এই! এ তো নতেন কথা নহে। ও তো পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কথা আমাকেও তো মাঝে মাঝে শ্রনিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।"

রাধা কহিলেন, "মেয়েমান,ষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পার্য্থ হইয়া জন্মিলাম কী করিতে। কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি।"

আর অধিক কথা হইল না। রাধামনুকুন্দ দীঘনিন্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড়োগ্হিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে বখন-তখন তিনি রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; ম্হুম্র্হু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে একপ্রকার শরশযাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্থাকৈ ক্রন্দনোন্ম্খী দেখিবামান্ত চোখ ব্রজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তব্ ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তো আজিকার নহে—দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাততাড়ি কক্ষে একসংগ পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসংগ পরামর্শ করিয়া গ্রন্মহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সংগ মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শ্রইয়া স্তিমিত আলোকে মাসির নিকট গল্প শ্রনিত, ঘরের লোককে ল্কাইয়া রায়ে দ্র পল্লীতে যালা শ্রনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত—তখন কোথায় ছিল রজস্কারী, কোথায় ছিল রাসমিণ। জীবনের এতগ্লো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরায়্র-প্রত্যাশার স্কৃত্র ছম্মবেশ, এর্প সন্দেহ এর্প আভাসমান্ত তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছ্রদিন এর্প চলিলে কী হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গ্রেত্র ঘটনা ঘটিল।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন নির্দিণ্ট দিনে স্থাস্তের মধ্যে গবর্মেন্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভ্ষণের একমাত্র জমিদারি পরগনা এনাংশাহী স্লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধাম্কুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদ্ প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আমারি দোষ।" শানিভূষণ কহিলেন, "তোমার কিসের দোষ। তুমি তো খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাত পড়িয়া লান্টিয়া লয়, তুমি তাহার কী করিতে পার।"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই—এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোনো কাজকর্মে হাত দিবেন, সের্প তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক্ম্বুহুর্তে ভূবজলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি স্থার গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধাম্কুন্দ এক থলে টাকা সন্মাথে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি প্রেই নিজ স্থার গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযান্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দরে করিবার সহস্র চেণ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময়ে দ্বই দ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে, তাহা ব্রিঝয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধা-ম্কুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিশ্বেষভাব ছিল, এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামনুকৃন্দ পূর্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবতী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল এবং তীক্ষাব্দিখ সাবধানী রাধামনুকৃন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জেলার অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভ্যণ এবং ব্রজসন্দরী প্রতিপালিত। সে-কথা লইয়া সে স্পন্ট কোনো গর্ব করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু কোনো একদিন বোধ করি আভাসে ইণ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দলোইয়া কোনো-একটা বিষয়ে বডোগিলির ইচ্ছার প্রতিকলে নিজের মনো-মত কাজ করিয়াছিল— কিন্তু সে কেবল একটিদিন মাত্র— তাহার পর্রদিন হইতে সে যেন পূর্বের অপেক্ষাও নমু হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল, এবং রাত্রে রাধাম,কুন্দ কী কী যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পর্রাদন হইতে তাহার মুখে আর 'রা' রহিল না, বড়োগিল্লির দাসীর মতো হইয়া রহিল: — শুনা যায়, রাধাম,কুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকৈ তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং স্পতাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই— অবশেষে ব্রজস্করী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন, এবং বলেন, ''ছোটোবউ তো সেদিন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি, ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে। ও ছেলেমান্মে উহাকে মাপ করো।"

রাধামনুকৃন্দ সংসারখরচের সমসত টাকা ব্রজসন্ন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমিণ নিজের আবশ্যক ব্যয় নিয়ম-অন্সারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজস্ক্রীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড়োগিল্লির অবস্থা প্রেণিক্ষো ভালো বই মন্দ নহে, কারণ প্রেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমিণিকে বরণ্ড অনেকসময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভ্যণের মন্থে যদিও তাঁহার সহজ প্রফর্প্প হাস্যের বিরাম ছিল না, কিন্তু গোপন অসন্থে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর-কেহ তাহা ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মন্থ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেকসময় গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্ত-ভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধাম্কুন্দ অনেকসময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত, "তোমার কোনো ভাবনা নাই, দাদা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব— কিছ্লতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশিদিন দেরিও নাই।"

বাস্তবিক বেশিদিন দেরিও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে-ব্যক্তি নিলামে

পরিদ করিয়াছিল সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারির কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদরখাজনা দিতে হইত—একপয়সা ম্নফা পাইত না। রাধাম্বুকুল বৎসরের মধ্যে দ্ই একবার লাঠিয়াল লইয়া ল্টপাট করিয়া থাজনা আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত এবং রাধাম্বুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে স্বপ্রকারেই তাহার বির্দ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিশ্তর মকন্দমা-মামলা করিয়া বারবার অকৃতকার্য হইয়া এই ঝঞ্চাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎস,ক হইয়া উঠিল। সামান্য ম,ল্যে রাধাম,কুন্দ সেই পূর্ব সম্পত্তি প্রনর্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় ষত অলপদিন মনে হইল, আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বংসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বংসর পূর্বে শশিভ্ষণ ষৌবনের সর্বপ্রান্তে প্রোঢ়বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন, কিন্তু এই আট দশ বংসরের মধ্যেই তিনি ষেন অন্তরর্ম্থ মানসিক উত্তাপের বাষ্পষানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পেশছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন, তখন কী জানি কেন, আর তেমন প্রফর্ম্প হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হদয়ের বীণায়ন্ত বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বার্ধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়—সে স্বর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধাম্কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী বল, ভাই।"

রাধামনুকুন্দ বলিলেন, "অবশ্য, শন্তাদিনে আনন্দ করিতে হইবে বইকি।" গ্রামে এমন ভোজ বহনুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোটোবড়ো সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহান্ত্রােদক্ষিণা এবং দন্ধখীকাঙালগণ প্রসা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরন্ডে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেষণাদি বিবিধ কার্যে তিন-চারিদিন বিশ্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়া-ছিলেন, তাঁহার ভান শরীরে আর সহিল না— তিনি একেবারে শ্য্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দ্বর্হ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল— বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "বড়ো শক্ত ব্যাধি।"

রাচি দুই-তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধাম্কুন্দ কহিলেন, "দাদা, তোমার অবর্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কির্প দিব, সেই উপদেশ দিয়া যাও।"

শশিভূষণ কহিলেন, "ভাই. আমার কী আছে ষে কাহাকে দিব।" রাধাম্কুন্দ কহিলেন, "সবই তো তোমার।"

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, "এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।"

রাধামনুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দৃই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিশভূষণের শ্বাসক্রিয়া কণ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধাম্কুল তখন শ্যাপ্রালেত উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা-দর্টি ধরিয়া কহিল,

"দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর তো সময় নাই।"

শশিভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না— রাধাম্কুদ্দ বলিয়া গেলেন— সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস উঠিতে লাগিল, "দাদা, আমার ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের ষথার্থ যে-ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর প্থিবীতে র্যাদ কেহ ব্রিঝতে পারে তো, হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল— তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম এই সামান্য স্ত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গ্রেব্তর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর্যাজনা লাট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

শশিভূষণ তিলমাত্র বিক্ষয়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদ্বুস্বরে রুম্থ উচ্চারণে কহিলেন, "ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু ষেজন্য এত করিলে তাহা কি সিম্থ হইল। কাছে কি রাখিতে পারিলে। দয়াময় হরি!" বলিয়া প্রশানত মৃদ্ব হাস্যের উপরে দুই চক্ষ্ব হইতে দুইবিন্দ্ব অগ্র গড়াইয়া পড়িল।

রাধামনুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নিচে মাথা রাখিয়া কহিল, "দাদা, মাপ করিলে তো?"

শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "ভাই, তবে শোনো। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত বড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।"

রাধাম্কুন্দ দ্বই করতলে লিজ্জত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কহিল, "দাদা, মাপ যদি করিয়াছ, তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করো। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।"

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তখন তাঁহার বাক্রোধ হইয়াছে— রাধাম্কুন্দের ম্বের দিকে অনিমেষে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। তাহাতে কী ব্ঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধাম্কুন্দ ব্ঝিয়া থাকিবে।

হৈত ১২৯৯

### সম্পাদক

আমার দ্বী-বর্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোনো চির্ন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যুস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাট্বুকু হাসিট্বুকু দেখিয়া, তাহার আধো আধো কথা শ্রনিয়া এবং আদরট্বুকু লইয়াই তৃশ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভালো লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কাল্লা আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সম্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেন্টায় মান্ব করিয়া তুলিতে হইবে, এ-কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে একদিন মায়ের কোল হইতে খাসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দ্বহিতাকে ন্বিগ্রণ স্নেহে পালন করা আমার কর্তব্য এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য এইটে সে বেশি অনুভব করিয়াছিল, আমি ঠিক ব্রবিতে পারি না। কিন্তু ছয় বংসর বয়স হইতেই সে গিয়ীপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল ওইট্রুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেন্টা করিতেছে।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হচেত আত্মসমপণি করিলাম। দেখিলাম যতই আমি অকর্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভালো; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে, যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মতো এতবড়ো প্রভুল সে ইতিপ্রের্ব কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শয়য়ইয়া সে সমস্ত দিন বড়ো আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথমভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিং সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সংপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক— আমার এত টাকা কোথায়। মেয়েকে তো সাধ্যমতো লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ ম্থের হাতে পড়িলে তাহার কী দশা হইবে।

উপার্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্মেণ্ট আপিসে চার্কার করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফন্টা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোনো কাজই হয় না, কিন্তু ফ্র' দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভালো। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোনো কাজেই যে-হতভাগ্যের বর্ন্দিধ খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভালো বলিল এবং রঙগভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া- এমনি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছ্মতেই

ছাড়িতে পারি না। সমস্তদিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহসহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, নাইতে যাবে না?"

আমি হৃংকার দিয়া উঠিলাম, "এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিসনে।" বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুংকারে নির্বাপিত প্রদীপের মতো অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন সে অভিমানবিস্ফারিত-হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষ্ক স্বর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপাশ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোনো নিরীহ পান্থ জানলার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্তম নামক একটা অস্থানে যাইতে অন্ব্রাধ করি। হায়, কেহই ব্রিথত না, আমি খ্রুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি।

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছ্ই হয় নাই। তথন টাকার কথা মনেও ছিল না। এদিকে প্রভার যোগ্য পার্রগ্রিল অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জনালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা স্থোগ জন্টিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অন্ধোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম। দিনকতক এমনি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অংগন্লি নির্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহতপনের মতো দ্বনির্বীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরপ্রামের পার্শ্বের আহিরপ্রাম। দুই প্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। প্রের্ব কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিস্টেটের নিকট ম্চলেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে প্রেবতীর্থনি লাঠিয়ালদের স্থানে নিয়্ত্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জনালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল প্র্পিনুর্বের ইতিহাস সমস্ত আ্দ্যোপা্নত মুসীলিপুত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভালো। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপ্রস্থাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটা মর্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম; আর সমস্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মতো বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড়ো আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোনো কথা ঢাকিয়া বলিত না। এমান উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগ্নলা পর্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এই জন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পন্ট বুঝিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশত এমনি মজা করিয়া এত ক্টকোশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শন্ত্র মিত্র কেহই ব্রিঝতে পারিত না আমার কথার মুম্বি কী। তাহার ফল হইল এই, জিত হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া স্বর্চি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভালো জিনিসকে যেমন বিদ্পুপ করিবার স্ববিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হন্বংশীয়েরা মন্বংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্পুপ করিতে পারে, মন্বংশীয়েরা হন্বংশীয়দিগকে বিদ্পুপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য হইতে পারে না। স্বৃতরাং স্বর্চিকে তাহারা দিল্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভূ আমার প্রতি আর তেমন সমাদর করেন না। সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন কি আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগ্নলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জর্বলিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত পর্বাভয়া গিয়াছি।

মন এমনি নির্ংসাহ হইয়া গেল মাথা খ্রিড়য়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোনো সূখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে ব্রিঅতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির প্রভুল ঢের ভালো সংগী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুংসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধ্বান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শ্নাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হউক, ভাষার বাহাদ্রির আছে। অর্থাং গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার ব্ব্বা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশজনের কাছে ওই এক কথা শ্বনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একট্র বাগানের মতো ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতানত পীড়িতচিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতেছিলাম। পাখিরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছেন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ ব্রিতে পারিলাম পাখিদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং স্বর্চি লইয়া তক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলই ভাবিতেছি কী উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অস্ববিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে ব্বিঝতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মুখের মতো জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না। এমন সময়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শ্লিনতে পাইলাম এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অন্তব করিলাম। এত উন্বোজত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহুতের্ত সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আন্তে আন্তে কাছে আসিয়া মূদ্দ্বেরে ডাকিয়াছিল, "বাবা"। কোনো উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে ব্লাইয়া আবার ধীরে ধীরে গ্রেহ ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতট্বকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অত্যক্ত ব্যাকৃল হইয়া উঠিল।

কিছ্মুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে।
শ্রীর ক্লিউচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমীলিত; দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মতো
প্রভিয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শির দপ দপ করিতেছে।

ব্রঝিতে পারিলাম, বালিকা আসম রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোনো কথা না বলিয়া তাহার দ্বই জররতপত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত প্র্ড়াইয়া ফেলিলাম। কোনো জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এতস্থ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেভিটিয়য়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে ব্রকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

বৈশাখ ১৩০০

## মধ্যবতিনী

### প্রথম পরিচ্ছেদ

নিবারণের সংসার নিতাল্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোনো নামগাধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোনো আবশ্যক আছে, এমন কথা তাহার মনে কখনো উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত প্রাতন চটি-জোড়াটার মধ্যে পা দ্বটো দিব্য নিশ্চল্তভাবে প্রবেশ করে, এই প্রাতন প্থিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইর্প আপনার চিরাভ্যন্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বশ্ধে দ্রমেও কোনোর্প চিল্তা তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গাঁলর ধারে গৃহন্দারে খোলাগায়ে বিসয়া অত্যত নির্দিবন্দভাবে হ্র্কাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়ি ঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারি গান গাহে, প্রাতন বোতল সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায়; এই সমস্ত চণ্ডল দৃশ্য মনকে লঘ্ভাবে ব্যাপ্ত রাখে এবং যেদিন কাঁচা আম অথবা তপসি-মাছওয়ালা আসে, সেদিন অনেক দরদাম করিয়া

কিঞিং বিশেষর্প রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া দনান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝ্লানো চাপকানটি পরিয়া এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষপূর্ব ক আর একটি পান মুখে প্রিয়া, আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যাযাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়নগ্হে দ্বী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাং হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড় ভাত পাঠানো, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছে'চিকিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমুস্ত সমালোচনা চলে তাহা এ পর্যশ্ত কোনো কবি ছন্দোবন্ধ করেন নাই, এবং সেজন্য নিবারণের মনে কখনো ক্লোভের উদয় হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্পনে মাসে হরস্কেরীর সংকট পীড়া উপস্থিত হইল। জনর আর কিছ্বতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন দেয়, বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্লোতের ন্যায় জন্ত্রও তত উধের্ব চাড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যান্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না; কী যে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শয়নগুহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে। দুইবেলা ডাক্তার-বৈদ্য পরিবর্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালোবাসার এইর্প অব্যবস্থিত শৃন্দ্র্যা সত্ত্বে চল্লিশ দিনে হরস্করী ব্যাধিমৃত্ত হইল। কিন্তু এমনি দুর্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শ্রীরটি যেন বহুদ্রে হইতে অতি ক্ষীণস্বরে 'আছি' বলিয়া সাড়া দিতেছে মাত্র।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উষ্ণ নিশীথের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মন্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদস্যারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরস্করীর ঘরের নিচেই প্রতিবেশীদের খিড়াকির বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু স্কৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বালতে পারি না। এক সময় কে একজন শখ করিয়া গোটাকতক ক্রোটন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সেদিকে বড়ো একটা দক্পাত করে নাই। শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মান্ডলতা উঠিয়াছে; বৃদ্ধ কুলগছের তলায় বিষম জঙ্গল; রায়াঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙিয়া কতকগ্লো ইণ্ট জড়ো হইয়া আছে এবং তাহারই সহিত দন্ধাবশিষ্ট পাথ্রের কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরস্বন্দরী প্রতিম্বৃত্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল, তাহার অকিঞ্চিংকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যানদীটি যখন বাল্বশয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে; তখন যেমন প্রভাতের স্বালোক তাহার তলদেশ পর্যন্ত কন্পিত হইতে থাকে, বায়্বন্পর্শ তাহার সর্বাণ্গ প্রলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিকদর্পণের উপর স্বখ্স্যুতির ন্যায় অতি স্কুপন্টভাবে প্রতিবিশ্বিত হয়, তেমনি হরস্বন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অংগ্রেলি যেন দপ্রশ্ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত

উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ ব্রবিতে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বিসিয়া জিজ্ঞাসা করিত 'কেমন আছ', তখন তাহার চোখে যেন জল উছলিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়, সেই বড়ো বড়ো প্রেমার্দ্র সকৃতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণ হস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চুপ করিয়া পাড়িয়া থাকিত, স্বামীর অন্তরেও যেন কোথা হইতে একটা ন্তন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশ লাভ করিত।

এই ভাবে কিছ্বদিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙা প্রাচীরের উপরিবতী থব্ব অশ্থগাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যাবেলাকার গ্রুমট ভাঙিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অংগ্রুলি ব্লাইতে ব্লাইতে হরস্ক্রনী কহিল, "আমাদের তো ছেলেপ্রলে কিছুই হইল না, তুমি আর একটি বিবাহ করো।"

হরস্করী কিছ্বদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয় তখন মান্ত্র মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাং একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্লোতের উচ্ছনাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মর্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছনাস একটা মহৎ ত্যাগ একটা বৃহৎ দ্বঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইর্প অবস্থায় অত্যত প্লাকিত চিত্তে একদিন হরস্বুন্দরী স্থির করিল, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড়ো একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়, যতখানি সাধ ততখানি সাধ্য কাহার আছে। হাতের কাছে কী আছে, কী দেওয়া যায়। ঐশ্বর্য নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শৃধ্ব একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফোল, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।

আর স্বামীকে যদি দ্বশ্ধফেনের মতো শ্ব্রু, নবনীর মতো কোমল, শিশ্বকন্দর্পের মতো স্বন্দর একটি স্নেহের প্রত্তিল সন্তান দিতে পারিতাম। কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও তো সে হইবে না। তথন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্বীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে, সপত্নীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য। মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শ্রনিল, নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও কর্ণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরস্বন্দরীর বিশ্বাস এবং স্থ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দ্ট হইতে লাগিল।

এদিকে নিবারণ যত বারংবার এই অন্রোধ শ্রনিল, ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দ্র হইল এবং গৃহন্দারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তান-পরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন নিজেই প্রসংগ উত্থাপন করিয়া কহিল, "ব্র্ড়াবয়সে একটি কচি খ্রুকীকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না।"

হরস্বন্দরী কহিল, "সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মান্য করিবার ভার আমার উপর রহিল।" বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোর বয়স্কা, স্বুকুমারী, লজ্জাশীলা, মাতৃক্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা নববধ্রে মুখচ্ছবি উদয় হইল এবং হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, "আমার আপিস আছে, কাজ আছে, তুমি আছ, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইব না।"

হরস্বদরী বারবার করিয়া কহিল, তাহার জন্য কিছ্বুমান্ন সময় নণ্ট করিতে হইবে না এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিল, "আচ্ছা গো, তখন দেখিব কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা তুমি থাক।"

নিবারণ সে-কথার উত্তরমাত্র দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না, শাস্তির স্বর্প হরস্কান্দ্রীর কপোলে তর্জনী আঘাত করিল। এই তো গেল ভূমিকা।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি নোলকপরা অশ্রভেরা ছোটোখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হ**ইল,** তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড়ো মিষ্ট এবং মুখখানিও বেশ ঢলোঢলো। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একট্র বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে. কিব্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠে না। উল্টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, ওই তো একফোটা মেয়ে, উহাকে লইয়া তো বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনোমতে পাশ কাটাইয়া আমার বয়সোচিত কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে যেন পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

হরস্বন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদগ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ো আমোদ বোধ করিত। এক একদিন হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিত, "আহা, পালাও কোথায়। ওইট্বুকু মেয়ে, ও তো আর তোমাকে খাইয়া ফেলিবে না।"

নিবারণ দ্বিগন্ধ শশবাসত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, "আরে রসো রসো, আমার একট্ন বিশেষ কাজ আছে।" বলিয়া যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরসন্দরী হাসিয়া দ্বার আটক করিয়া বলিত, আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না। অবশেষে নিবারণ নিতানতই নির্পায় হইয়া কাতরভাবে বসিয়া পড়িত।

হরস্বেদরী তাহার কানের কাছে বিলত, "আহা পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রুম্বা করিতে নাই।"

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিয়া নিবারণের বাম পাশে বসাইয়া দিত এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিব্কে ধরিয়া তাহার আনত মুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত. "আহা কেমন চাঁদের মতো মুখখানি দেখো দেখি।"

কোনোদিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া যাইত এবং বাহির হইতে ঝনাং করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত দুটি কোত্হলী চক্ষ্ব কোনো-না-কোনো ছিদ্রে সংলগ্ন হইয়া আছে— অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উপক্রম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গ্র্টিস্কুটি মারিয়া মুখ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরস্বন্ধরী নিতানত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু খ্ব বেশি দুঃখিত হইল না।

হরস্বেদরী যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড়ো কোত্হল, এ বড়ো রহস্য। এক ট্বকরা হীরক পাইলে তাহাকে নানাভাবে নানাদিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষ্বদ্র স্বন্দর মান্বের মন—বড়ো অপ্রে। ইহাকে কতরকম করিয়া স্পর্শ করিয়া সোহাগ করিয়া অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়। কখনো একবার কানের দ্বলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একট্বখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মতো সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মতো দীর্ঘকাল একদ্নেট নব নব সোন্দর্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাক্মোরান্ কোঁম্পানির আপিসের হেডবাব্ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রে অদ্তেট এমন অভিজ্ঞতা ইতিপ্রে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন দ্বী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যদত। হরস্কুনরীকে অবশ্যই সে ভালোবাসিত, কিন্তু কখনোই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সপ্তার হয় নাই।

একেবারে পাকা আন্তর মধ্যেই যে পতংগ জন্মলাভ করিয়াছে, যাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অলেপ অলেপ রসাম্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্তকালের বিকশিত প্রপবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক দেখি— বিকচোন্ম্ব গোলাপের আধ্যোলা মুখটির কাছে ঘ্ররিয়া ঘ্ররিয়া তাহার কী আগ্রহ। একট্রুকু যে সোরভ পায়, একট্রুকু যে মধ্র আম্বাদ লাভ করে তাহাতে তাহার কী নেশা।

নিবারণ প্রথমটা কখনো বা একটা গাউনপরা কাঁচের প্রতুল কখনো বা এক শিশি এসেন্স, কখনো বা কিছন মিণ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একট্বখানি ঘনিষ্ঠতার স্ত্রপাত হয়। অবশেষে কখন একদিন হরস্ক্রিরী গৃহকার্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ-পর্ণচিশ খেলিতেছে।

ব,ড়াবয়সের এই খেলা বটে। নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল কিন্তু আপিসে না গিয়া অন্তঃপ্ররে প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবঞ্চনার কী আবশ্যক ছিল। হঠাং একটা জ্বলন্ত বন্ধ্রুশলাকা দিয়া কে যেন হরস্কুদরীর চোথ খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।

হরস্বন্দরী মনে মনে কহিল, আমিই তো উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই তো মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন— যেন আমি উহাদের স্বথের কাঁটা।

হরস্বন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফ্রিটিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।"

বড়ো একটা তীর উত্তর হরস্কুনরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল; কিন্তু কিছ্ব বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোনো গৃহকার্যে হাত দিতে দিত না; রাঁধাবাড়া দেখাশ্ননা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরস্বদরী দাসীর মতো তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদ্যুক্র মতো তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে জীবনের কর্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরস্কুদরী যে নীরবে দাসীর মতো কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যুনতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, তোমরা দুই শিশ্বতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমসত ভার আমি লইলাম।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হায়, আজ কোথায় সে বল, যে বলে হরস্ক্রনী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবির অর্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ একদিন প্রিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দ্বই ক্ল স্লাবিত করিয়া মান্য মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের স্কার্ঘ ভাঁটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমসত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চির দারিদ্রোর দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন ব্র্ঝা যায় মান্য বড়ো দীন, হদয় বড়ো দ্বর্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ, রক্তহীন, পাণ্ডু কলেবরে হরস্ক্রনরী সেদিন শ্রুক্র দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিল; সংসারে নিতান্ত লঘ্র হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল আমার যেন কিছ্ই না হইলেও চলে। ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরস্ক্রনরীর মনে কোথা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চঃস্বরে কহিল, তুমি তো ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ কিন্তু আমাদের দাবি আমরা ছাড়িব না।

হরস্করী যেদিন প্রথম পরিজ্জারর পে আপন অবস্থা ব্রিকতে পারিল, সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শ্য়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শ্যুন করিল।

আট বংসর বয়সে বাসররাত্রে যে শয্যায় প্রথম শয়ন করিয়াছিল, আজ সাতাশ বংসর পরে সেই শয্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হদয়ভার লইয়া তাহার নতুন বৈধব্যশয্যার উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গলির অপর প্রান্তে একজন শৌখন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল; আর একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করিতেছিল এবং শ্রোত্বন্ধ্বগণ সমের কাছে হাঃ-হাঃ করিয়া চীংকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তশ্ব জ্যোৎস্নারাত্রে পাশ্বের ঘরে মন্দ শ্নাইতেছিল না। তথন বালিকা শৈলবালার ঘ্রমে চোথ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, সই।

লোকটা ইতিমধ্যে বি কমবাব্র চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দ্বই-একজন আধ্বনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শ্বনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিশ্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়া ছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড়ো অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার ব্লিখশালিখ এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উলটাপালটা হইয়া গেল। সে বেচারা কোনোকালে জানিত না মান্ধের ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দ্বর্দাম দ্বর্নত শক্তি, যাহা সমস্ত হিসাবকিতাব শৃত্থলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরস্কুন্দরীও একটা নৃতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাষ্ট্রা, এ কিসের দৃঃসহ ষল্মণা। মন এখন যাহা চায়, কখনো তো তাহা চাহেও নাই, কখনো তো তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্বে কিয়ংকালের জন্য গয়লার হিসাব, দুব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তথন তো এই অন্তবি স্লবের কোনো স্ত্রপাতমাত্র ছিল না। ভালোবাসিত বটে, কিন্তু তাহার তো কোনো উজ্জবলতা কোনো উত্তাপ ছিল না। সে ভালোবাসা অপ্রজবলিত ইন্ধনের মতো ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বিণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্রেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্চাট লইয়াই সাতাশটা অম্ল্য বংসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পাশ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্যভাশ্ডারের কুল্প খ্লিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রানী; তাহাতে দাসীর গোরব গেল, রানীর সূখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারী-জাবনের যথার্থ সন্থের স্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালোবাসিবার আর মন্ত্র্ত অবসর রহিল না। সমন্ত্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমন্ত্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া বোধ করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে, কিন্তু সমন্ত্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাণতই নদীর উন্মন্থীন হইয়া রহে, তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্তর্গ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালোবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জন্যই সমস্ত এবং আমি কাহার জন্যও নহি। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহংকার আছে কিন্তু পরিকৃণ্ঠিত কিছুই নাই।

### চতর্থ পরিচ্ছেদ

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃণ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জংগল জলে প্রায় নিমন্দ হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববিতী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কলকল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরস্কুদরী আপনার ন্তুন শ্য়নগৃহের নির্জন অন্ধকারে জানলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মতো ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরস্কুদরী তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

তথন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মতো হরস্ক্রনীর পার্শ্বে গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জান তো অনেক-গ্র্লো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদার বড়োই অপমান করিতেছে—কিছ্ বন্ধক রাখিতে হইবে—শীঘ্র ছাড়াইয়া লইতে পারিব।"

হরস্ক্রনী কোনো উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে প্রশ্চ কহিল, "তবে কি আজ হইবে না।"

रतम्मती करिल, "ना।"

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত, ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটা এদিকে ওদিকে চাহিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল, "তবে অন্যন্ত চেন্টা দেখিগে যাই", বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরস্কুনরী তাহা সমস্তই ব্রিঝল। ব্রিঝল, নববধ্ব প্রেরাত্তে তাহার এই হতব্রিদ্ধ পোষা প্রের্যটিকে অত্যন্ত ঝংকার দিয়া বলিয়াছিল, "দিদির সিন্দ্রকভরা গহনা, আর আমি ব্রিঝ একথান পরিতে পারি না।"

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া একে একে সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেনারাস শাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক-একখানি করিয়া গহনায় ভরিয়া দিল। ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া প্রদীপ জনালিয়া দেখিল, বালিকার মুখখানি বড়ো স্মুমিষ্ট, একটি সদ্যঃপক্ষ স্মুগন্ধ ফলের মতো নিটোল রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ঝমঝম শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরস্মুন্দরীর শিরার রক্তের মধ্যে ঝিমঝিম করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কী লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে। কিন্তু এক সময়ে আমারও তো ওই বয়স ছিল, আমিও তো অমনি যৌবনের শেষরেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে সে কথা কেই জানায় নাই কেন। কখন সেদিন আসিল এবং কখন সেদিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না। কিন্তু কী গরেব, কী তরঙ্গ তুলিয়া শৈলবালা চলিয়াছে।

ইরস্ক্রী যথন কেবলমার ঘরকরাই জানিত তখন এই গহনাগ্নলি তাহার কাছে কত দামি ছিল। তখন কি নিবেন্ধের মতো এ সমস্ত এমন করিয়া এক-ম্বংতে হাতছাড়া করিতে পারিত। এখন ঘরকরা ছাড়া আর একটা বড়ো কিসের পরিচয় পাইয়াছে, এখন গহনার দাম ভবিষ্যতের হিসাব সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর শৈলবালা সোনামানিক ঝকমক করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেল, একবার মৃহ্তের তরে ভাবিলও না হরস্করী তাহাকে কতথানি দিল। সে জানিল চতুদিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাংত হইবে, কারণ, সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই।

### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

এক-একজন লোক স্বংনাবস্থায় নিভীকভাবে অত্যুক্ত সংকটের পথ দিয়া চলিয়া যায় মৃহত্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক জাগ্রত মান্বেরও তেমনি চিরুস্বংনাবস্থা উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সংকীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদার্ণ সর্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমাদের ম্যাক্মোরান্ কোম্পানির হেডবাব্রটিরও সেই দ্শা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্তের মতো ঘ্ররিতে লাগিল এবং বহুদ্রে হইতে বিবিধ মহার্ঘ্য পদার্থ আকৃষ্ট হইরা তাহার মধ্যে বিলুক্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মন্যুত্ব এবং মাসিক বেতন, হরস্ক্রনীর স্থ-সোভাগ্য এবং বসনভূষণ, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্মোরান্ কোম্পানির ক্যাশ

তহবিলেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধ্য হইতেও দ্বটা-একটা করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত আগামী মাসের বেতন হইতে আস্তে আসেত শোধ করিয়া রাখিব। কিন্তু আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষ দ্ব-আনিটি পর্যন্ত চকিতের মতো চিকমিক করিয়া বিদ্যুদেবগে অন্তহিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। প্রেষান্কমের চাকুরি। সাহেব বড়ো ভালো-বাসে তহবিল প্রেণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিনমাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া সে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই ব্রিঝতে পারিল না। একেবারে পাগলের মতো হইয়া হরস্বন্দরীর কাছে গেল, বলিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।"

হরস্করী সমস্ত শ্রনিয়া একেবারে পাংশ্বরণ হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, "শীঘ্র গহনাগ্রলো বাহির করো।" হরস্ক্রী কহিল, "সে তো আমি সমুস্ত ছোটোবউকে দিয়াছি।"

নিবারণ নিতাকত শিশন্র মতো অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটোবউকে। কেন দিলে। কে তোমাকে দিতে বলিল।"

হরস্বন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, "তাহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে। সে তো আর জলে পড়ে নাই।"

ভীর্ নিবারণ কাতরস্বরে কহিল, "তবে যদি তুমি কোনো ছ্বতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার। কিন্তু আমার মাথা খাও বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি কিংবা কী জন্য চাহিতেছি।"

তখন হরস্করী মর্মান্তিক বিরক্তি ও ঘ্লাভরে বলিয়া উঠিল, "এই কি তোমার ছলছ্বতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়। চলো।" বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোটোবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোটোবউ কিছন ব্ৰিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, "সে আমি কী জানি।"

সংসারের কোনো চিন্তা যে তাহাকে কখনো ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল। সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈল-বালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কী ভয়ানক অন্যায়।

তথন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলই বলিল, "সে আমি জানি না। আমার জিনিস আমি কেন দিব।"

নিবারণ দেখিল ওই দ্বর্ণল ক্ষ্দু স্কুদর স্কুমারী বালিকাটি লোহার সিন্দ্বকের অপেক্ষাও কঠিন। হরস্কুদরী সংকটের সময় স্বামীর দ্বর্ণাতা দেখিয়া ঘূণায় জর্জারিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপ্র্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তৎক্ষণাৎ চাবির গোছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া প্রুক্রারণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরস্কুদরী হতবৃদ্ধি স্বামীকে কহিল, "তালা ভাঙিয়া ফেলো না।"
শৈলবালা প্রশানতম্বেথ বলিল, "তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।"
নিবারণ কহিল, "আমি আর একটা চেন্টা দেখিতেছি", বলিয়া এলোথেলো
বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দ্বই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিল। বহুক্তেই হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিল্কু চার্কার গেল। স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে র্রাহল কেবল দ্বিটমাত্র স্থাী। তাহার মধ্যে ক্লেশকাতর বালিকা স্থাীট গর্ভবতী হইয়া নিতাল্ড স্থাবর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোটো স্যাঁতসেতে বাড়িতে এই ক্ষ্বদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোটো বউয়ের অসন্তোষ এবং অস্থের আর শেষ নাই। সে কিছ্তুতেই ব্রিঝতে চায় না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা নাই যদি তো বিবাহ করিল কেন।

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শয়নগৃহ। আর একটি ঘরে হরস্বন্দরী থাকে। শৈলবালা খ্রতখ্রত করিয়া বলে, "আমি দিনরাত্রি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।"

নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, "আমি আর একটা ভালো বাড়ির সন্ধানে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিব।"

শৈলবালা বলিত, "কেন, ওই তো পাশে আর একটা ঘর আছে।"

শৈলবালা তাহার পূর্ব-প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মূখ তুলিয়া চাহে নাই। নিবারণের বর্তমান দ্বরক্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একদিন দেখা করিতে আসিল: শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই ন্বার খুলিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিস্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল। এমনতরো উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার শারীরিক সংকটের অবস্থায় গ্রন্তর পীড়া হইল, এমন কি গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরস্কুলরীর দুই হাত ধরিয়া বিলল, "তুমি শৈলকে বাঁচাও।" হরস্কুলরী দিন নাই রাত্রি নাই শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমাত্র তুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্বাক্য বলিত, সে একটি উত্তরমাত্র করিত না।

শৈল কিছ্বতেই সাগ্ব খাইতে চাহিত না, বাটিস্বন্ধ ছবড়িয়া ফেলিত, জব্বের সময় কাঁচা আমের অন্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত। না পাইলে রাগিয়া কাঁদিয়া অন্থপাত করিত। হরস্বন্দরী তাহাকে 'লক্ষ্মী আমার', 'বোন আমার', 'দিদি আমার' বিলয়া শিশ্ব মতো ভুলাইতে চেণ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমসত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসম্থ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষাদ্র অসম্পূর্ণ বার্থ জীবন নন্ট হইয়া গেল।

### সণ্ডম পরিচ্ছেদ

নিবারণের প্রথমে খ্ব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মাত বাঁধন ছিণ্ডিয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মাক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বাকের উপর একটা দাঃত্বপন চাপিয়াছিল। চৈতন্য হইয়া মাহাতের মধ্যে জীবন নির্বাতশয় লঘ্ম হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মতো এই যে কোমল জীবনপাশ ছিণ্ডিয়া শেল, এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উম্বন্ধনরক্ষ্ম।

আর তাহার চিরজীবনের সাঞ্জিনী হরস্কুন্দরী? দেখিল, সেই তো তাহার

সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত স্থুপন্থথের সমৃতিমন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে— কিন্তু তব্ মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল স্কুদর নিষ্ঠ্র ছ্রির আসিয়া একটি হুৎপিশ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমসত শহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হর-স্কুদরীর নিভ্ত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই প্রাতন নিয়মমতো সেই প্রাতন শ্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শ্য়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল।

হরস্ক্রীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা প্রে যের্প পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইর্প পাশাপাশি শ্ইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শ্ইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পাবিল না।

জৈন্ধ ১৩০০

# অসম্ভব কথা

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছ্ম জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাণ্ডি কনোজ কোশল অংগ বংগ কলিংগের মধ্যে ঠিক কোন্খানটিতে তাঁহার রাজন্ব, এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই ভূচ্ছ ছিল,— আসল যে-কথাটি শ্ননিলে অন্তর প্লেকিত হইয়া উঠিত এবং সমসত হাদয় একম্ব্তের মধ্যে বিদ্যুম্বেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে— এক যে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বালিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেয়ানার মতো মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "লেখকমহাশয়, তুমি যে বালিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বলো দেখি কে ছিল সে রাজা।"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড প্রত্নতত্ত্ব-পণ্ডিতের মতো মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশন্ত্র।"

পাঠক চোথ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজাতশার । ভালো, কোন্ অজাতশার বলো দেখি।"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, "অজাতশাহু ছিল তিনজন। একজন খ্রীস্টজন্মের তিন সহস্র বংসর প্রের্ব জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বংসর আট মাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে ন্বিতীয় অজাতশাহু সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া ষখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজাতশন্ত্র পর্যন্ত আসিয়া পে'ছায় তথন পাঠক বালিয়া উঠে, "ওরে বাস রে, কী পাণিডতা। এক গলপ শ্রনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল। এই লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আচ্ছা লেখকমহাশয়, তার পরে কী হইল।"

হার রে হার, মান্ম ঠকিতেই চার, ঠকিতেই ভালোবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভয়ট্কুও ষোলো আনা আছে; এইজন্য প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে, কিন্তু বিস্তর আডম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শ্বনিতে হইবে না।" বালক সেইটি বোঝে, সে কোনো প্রশন করে না। এইজন্য র্পকথার স্বন্দর মিথ্যাট্বুকু শিশ্বর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ; আর এখনকার দিনের স্বচ্তুর মিথ্যা মুখোশ-পরা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুখ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশ্বকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এই জন্য যথন গলপ শ্বনিতে বিসয়াছি, তথন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হুদয়টি ঠিক ব্বিওত আসল কথাটা কোন্ট্বুত। আর এখনকার দিনে এত বাহ্বল্য কথাও বিকতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গালর মধ্যে একহাঁট্র জল। মনে একানত আশা ছিল, আজ আর মাস্টার আসিবে না। কিন্তু তব্ তাঁহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভীতচিন্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একট্র ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয় তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একট্রখানি কোনোমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও। তখন মনে হইত প্রথিবীতে বৃষ্টির আর কোনো আবশ্যক নাই, কেবল একটিমান্ত সন্ধ্যায় নগর-প্রান্তের একটিমান্ত ব্যাকুল বালককে মাস্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। প্রাকালে কোনো একটি নির্বাসিত যক্ষও তো মনে করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেঘের বড়ো একটা কোনো কাজ নাই, অতএব রামগিরিশিখরের একটিমান্ত বিরহণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছ্নান্ত গ্রন্তর নহে, বিশেষত পর্থটি যথন এমন স্ক্রম্য এবং তাহার হদয়বেদনা এমন দুঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হউক, ধ্ম-জ্যোতিঃ-সলিল-মর্তের বিশেষ কোনো নির্মান্সারে বৃণ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হার মাস্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমস্ত আশাবাৎপ একম্হুতে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার ব্কটি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পাপের যদি যথোপয্তু শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাস্টার হইয়া এবং আমার মাস্টারমহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বির্দ্থে কেবল একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাস্টারমহাশয়ের মাস্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে

ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়, অতএব আমি তাঁহাকে অশ্তরের সহিত্ মার্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামার ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মুখোমুখি বাসিয়া প্রদীপালোকে বিনিত খেলিতেছিলেন। ঝুপ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।" আমি মুখ হাঁড়ির মতো করিয়া কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাস্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্রাশ্তবর্মক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্কুলের কোনো সিলেকশন-বহিতে আমার এ লেখা উন্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়া-ছিলাম তাহা নীতিবির্ম্থ এবং সেজন্য কোনো শাস্তিও পাই নাই। বরণ্ড আমার অভিপ্রায় সিম্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন, "আজ তবে থাক্, মাস্টারকে যেতে বলে দে।"

কিন্তু তিনি যের্প নির্দিব নভাবে বিন্তি খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা গেল যে মা তাঁহার প্রের অস্থের উৎকট লক্ষণগ্নিল মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। আমিও মনের স্থে বালিশের মধ্যে ম্থ গ্রিজয়া খ্ব হাসিলাম— আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অস্থ অধিকক্ষণ ন্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়োই দ্বুন্ধর। মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম, "দিদিমা, একটা গলপ বলো।" দ্বই-চারিবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন, "র'স্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি।"

আমি কহিলাম, "না, খেলা তুমি কাল শেষ করো, আজ দিদিমাকে গলপ বলতে বলো না।"

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খ্রিড়, উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে।" মনে মনে হয়তো ভাবিলেন, আমার তো কাল মাস্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার মধ্যে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশবালিশ জড়াইয়া, পা ছঃড়িয়া, নাড়িয়া-চাড়য়া মনের আনন্দ সংবরণ করিতে গেল—তার পরে বলিলাম, "গলপ বলো।"

তখনও ঝ্প ঝ্প করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃদ্বস্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রানী। আঃ, বাঁচা গেল। স্বয়ো এবং দ্বয়ো রানী শ্বনিলেই ব্কটা কাঁপিয়া উঠে—ব্বিতে পারি দ্বয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বিলম্ব নাই। প্র্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোনো চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার প্রাসন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছেন এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। প্রাসন্তান না হইলে যে দ্বঃখের কোনো কারণ আছে তাহা আমি ব্রক্তাম না; মামি জানিতাম যদি কিছুর জন্য বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল নাস্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।

রানী এবং একটি বালিকা কন্যা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপস্যা করিতে চলিয়া

গেলেন। এক বংসর দুই বংসর করিয়া ক্রমে বারো বংসর হইয়া বায় তব্দু রাজার আর দেখা নাই।

এদিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু রাজা ফিরিলেন না।

মেয়ের মাথের দিকে চায়, আর রানীর মাথে অমজল রাচে না। "আহা আমার এমন সোনার মেয়ে কি চিরকাল আইবাড়ো হইয়া থাকিবে। ওগো, আমি কী কপাল করিয়াছিলাম।"

অবশেষে রানী রাজাকে অনেক অন্বনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আর কিছ্ব চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা।"

রানী তো সেদিন বহুমুরে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহুস্তে রাধিলেন এবং সমুস্ত সোনার থালে ও রুপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দনকান্ঠের পিণ্ড পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বংসর পরে অন্তঃপ্রের ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁডাইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেরের মুখের দিকে চান আর রাজার খাওয়া হয় না। শেষে রানীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গো রানী, এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মী-ঠাকরুনটির মতো এ মেরেটি কে গা। এ কাহাদের মেয়ে।"

রানী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "হাঁ আমার পোড়া কপাল। উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারই মেয়ে।"

রাজা বড়ো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আমার সেই সেদিনকার এতট্রকু মেয়ে আজ এত বড়োটি হইয়াছে?"

রানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তা আর হইবে না! বল কী, আজ বারো বংসর হইয়া গেল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের বিবাহ দাও নাই?"

রানী কহিলেন, "তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয়। আমি কি নিজে পাত্র খুজিতে বাহির হইব।"

রাজা শর্নিয়া হঠাৎ ভারি শশবাসত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রসো আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজন্বারে যাহার মূখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।"

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠ্রং ঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পর্যদিন ঘ্ন হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন, একটি ব্রাহানুণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শ্রুকনা কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার বয়স বছর সাত-আট হইবে।

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার হুকুম কে লঙ্ঘন করিতে পারে, তথনই ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার খ্ব কাছ ঘে যিয়া খ্ব নিরতিশয় ঔংস্কোর সহিত জিব্ঞাসা করিলাম—তার পরে? নিজেকে সেই সাত-আট বংসরের সোভাগ্যবান কাঠকুড়ানে ব্রাহাণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একট্খানি ইচ্ছা যায় নাই। যথন সেই রাত্রে ঝ্প ঝ্প ব্ডি পড়িতেছিল, মিট মিট করিয়া প্রদীপ জন্নিতেছিল এবং গ্নন গ্নন স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বালতেছিলেন, তখন কি বালক-হদরের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষ্মুদ্র প্রান্তে এমন একটি অত্যন্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সেও একদিন সকালবেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাং একটি সোনার প্রতিমা লক্ষ্মী-ঠাকর্নটির মতো রাজকন্যার সহিত তাহার মালা বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার সির্ণি, কানে তাহার দ্বল, গলায় তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কাঁকন, কটিতে তাহার চন্দ্রহার, এবং আলতাপরা দুটি পায়ে ন্পুর ঝম ঝম করিয়া বাজিতেছে।

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজকালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গলপ বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত। প্রথমত রাজা যে বারো বংসর বনে বসিয়া থাকেন এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেট্কুও যদি কোনো গতিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত, কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। একে তো এমন কখনো হয় না, দ্বিতীয়ত, সকলেই আশাখ্কা করিত রাহমণের ছেলের সহিত ক্ষরিয়কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবির্দ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকেরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে সকল কথা চুপ করিয়া শ্রনিয়া যাইবে? তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন প্রবর্গর দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মতো তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক না হইতে হয়।

আমি একেবারে প্রলকিত কম্পান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পরে?" দিদিমা বলিতে লাগিলেন,—তার পরে রাজকন্যা মনের দ্বংখে তাহার সেই ছোটো স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দ্রদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালকা নির্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে, আপনার সেই অতি ক্ষ্মুদ্র স্বামীটিকে বড়ো যত্নে মান্স করিতে লাগিল। আমি একট্খানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আরও একট্মসবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, "তার পরে?"

দিদিমা কহিলেন,—তার পরে ছেলেটি পর্নথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।
এমনি করিয়া গ্রেমহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিথিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড়ো
হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,
ওই যে সাতমহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেরেটি তোমার কে হয়।

রাহন্দের ছেলে তো ভাবিয়া অস্থির, কিছ্বতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, মেয়েটি তাহার কে হয়। একট্ব একট্ব মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির স্বারের সম্মুখে শ্বকনা কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিন্তু সেদিন কী একটা মসত গোলমালে কাঠ কুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছ্ব মনে আছে। এমন করিয়া চারি-পাঁচ বংসর য়য়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সংগীরা জিজ্ঞাসা করে, "আছো ওই যে সাতমহলা বাড়িতে পরমার্পসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয়।"

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড়ো বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, "আমাকে আমার পাঠশালার প'ড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ওই বে সাতমহলা বাড়িতে যে পরমাসকেরী মেরেটি থাকে সে তোমার কে হয়। আমি তাহার কোনো উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বলো।"

রাজকন্যা বলিল, "আজিকার দিন থাক্, সে-কথা আর একদিন বলিব।"

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুমি আমার কী হও।"

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, "সে-কথা আজ থাক্, আর একদিন বলিব।" এমনি করিয়া আরও চার-পাঁচ বংসর কাটিয়া যায়। শেষে রাহারণ একদিন আসিয়া বড়ো রাগ করিয়া বলিল, "আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও, তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

তখন রাজকন্যা কহিলেন, "আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই বলিব।"

পর্যাদন রাহ্মণতনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল, "আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বলো।"

রাজকন্যা বলিলেন, "আজ রাত্রে আহার করিয়া তুমি যখন শয়ন করিবে তখন বলিব।"

রাহ্মণ বলিল, "আচ্ছা।" বলিয়া স্থাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গনিতে লাগিল। এদিকে রাজকন্যা সোনার পালভেক একটি ধবধবে ফ্লের বিছানা পাতিলেন, ঘরে সোনার প্রদীপে স্কশ্ব তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলান্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গনিতে লাগিলেন, কখন রাত্রি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোনোমতে আহার শেষ করিয়া শয়নগ্রে সোনার পালঙ্কে ফ্রুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শ্রনিতে পাইব এই সাতমহলা বাডিতে যে সুন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকন্যা তাহার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগ্রে প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, সাতমহলা বাড়ির একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফ্রলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃতদেহখানি মলিন হইয়া সোনার পালতেক প্রতশম্যায় পড়িয়া আছে।

আমার যেন বক্ষঃদপন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি রুদ্ধদ্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পরে কী হইল।"

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে—। কিন্তু সে-কথায় আর কাজ কী। সে ষে আরও অসম্ভব। গলেপর প্রধান নায়ক সর্পাঘাতেই মারা গেল, তব্ও তার পরে? বালক তথন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা 'তারপরে' থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে 'তার-পরে'র উত্তর কোনো দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশ্বেও প্রবল বিশ্বাস। এইজন্য সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছ্বতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাস্টারবিহীন এক সন্ধ্যাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল। কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিরর্ম্থ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে— কেবল হয়তো একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গ্রিট দুই মন্ত

পাড়িরা মান্র—যে সেই ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির রান্রে স্পিতিমত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মাত্রি অত্যন্ত অকঠোর হইরা আসে, তাহাকে এক রান্রের সমুখনিদার চেয়ে বেশি মনে হয় না। গলপ যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দ্বটি চক্ষ্ব আপনি মানিয়া আসে, তখনও তো শিশ্বে ক্ষর্ প্রাণটিকে একটি স্নিন্ধ নিস্তব্ধ নিস্তর্গ স্লোতের মধ্যে সমুখ্রিতর ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দ্বিট মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

কিল্কু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীর্ এ সোল্দর্যরসান্বাদনের জন্যও এক ইণ্ডি পরিমাণ অসম্ভবকে লখ্যন করিতে পরাখ্ম্ব হয়, তাহার কাছে কোনো কিছ্বর আর 'তার পরে' নাই, সমস্তই হঠাং অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাত সম্দ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লখ্যন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে ফ্নেহময় স্ক্মিষ্ট স্বরে শ্রনিতাম—

আমার কথাটি ফ্রেলে, ন'টে গাছটি ম্রড়োল।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গলেপর ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠান কঠিন কণ্ঠে শানিতে পাই—

> আমার কথাটি ফ্রেরোল না, ন'টে গাছটি ম্রড়োল না। কেন রে নটে ম্রড়োলিনে কেন। তোর গরতে—

দ্রে হউক গে, ওই নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই। আবার কে কোন্-দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

আবাঢ ১৩০০

# শাস্তি

### প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিধরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই দ্বীর মধ্যে বকাবকি চেচামেচি চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াস্ব্রুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠদ্বর শ্বনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে—"ওই রে বাধিয়া গিয়াছে," অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনিটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোর্প ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে প্রেদিকে সুর্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না, তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্গয়ের জন্য কাহারও কোনোর্প কোত্হলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দ্বই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোর্প অস্ববিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দ্বই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দ্বই দিকের দ্বই দ্পিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়ছড় খড়খড় শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরণ্ড ঘরে যেদিন কোনো শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থমথম ছমছম করিতেছে, সেদিন একটা আসম অনৈসগিক উপদ্রবের আশ্ত্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কী হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল, সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, স্তখ্ গৃহ গ্রাগ্রম করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গ্রমট। দ্রই-প্রহরের সময় খ্রব একপসলা বৃষ্টি হইয়া গৈয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমার নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙগল এবং আগাছাগ্রলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমন্দ পাটের খেত হইতে সিম্ভ উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাম্বতী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ভাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তম্প আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদ্বের বর্ষার পদ্মা নবমেঘছায়ায় বড়ো স্থির ভরংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি ভাঙনের ধারে দ্বই-চারিটা আম-কাঁঠালগাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নির্পায় মর্ছির প্রসারিত অঙগ্বলিগ্বলি শ্নেয় একটা-কিছ্ব অন্তিম অবলন্বন আঁকড়াইয়া ধরিবার চেটা করিতেছে।

দর্শিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার প্রবেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে, কেহ বা পাট খাটিতে নিযুত্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদঙ্গিত করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পাড়তেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্তদিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিণ্ডিং জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে,—উচিতমতো পাওনা মজ্বির পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কট্ব কথা শ্বনিতে হইয়াছে, সেতাহাদের পাওনার অনেক অতিরিস্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দ্বই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে,— আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সে-ও মধ্যাকে প্রচুর অগ্রবর্ষণপূর্বক সায়াকের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গ্রমট করিয়া আছে, আর বড়ো জা রাধা ম্ব্খটা মুম্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল— তাহার দেড় বংসরের ছোটো ছেলেটি কাদিতেছিল, দ্বই ভাই যথন প্রবেশ করিল, দেখিল উল্জা শিশ্ব প্রাজ্গণের এক পান্বের্ব চিৎ হইয়া পড়িয়া ঘ্রমাইয়া আছে।

ক্ষরিত দরিখরাম আর কালবিলন্ব না করিয়া বলিল, "ভাত দে।"

বড়ো বউ বার্দের বস্তায় স্ফ্রিল গাপাতের মতো একম্ব্রতেই তীর কণ্ঠস্বর আকাশপরিমাণ করিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিল। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

সারাদিনের শ্রান্ত ও লাঞ্চনার পর অমহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজন্তিত ক্ষুধানলে গ্রহণীর রুক্ষবচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুংসিত শেলষ দুর্যিরামের হঠাং কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুম্থ ব্যাদ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বললি।" বলিয়া মূহ্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে দ্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মৃহ্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বন্দের "কী হল গো" বলিয়া চীংকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতব্দিধর মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীংকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোর লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নৃতনপক ধান কাটিতে গিয়াছিল, তাহারা পাঁচসাতজনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিশ্রমের প্রক্ষার দ্বইচারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পেশিছিয়াছে।

চক্রবতীপের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোফা প্রজা দুর্নির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢ্রাকিয়া তাঁহার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। দেখিলেন ঘরে প্রদীপ জন্মলা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দ্ই-চারিটা অন্ধকার মর্তি অস্পন্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ায় এক কোণ হইতে একটা অস্ফ্রট রোদন উচ্ছন্সিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেন্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছ্ব ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বখি, আছিস নাকি।"

দ্বিথ এতক্ষণ প্রস্তরম্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছবিসত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবতীর নিকটে আসিল। চক্রবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগীরা বর্ঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্তদিনই চীংকার শ্রনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছ্নই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গলপ তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাত্রি কিঞ্চিং অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে এ সে মনেও করে নাই। ফস করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবতী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সে জন্য দুখি কাদে কেন রে।"

ছিদাম দেখিল আর রক্ষা হয় না, হঠাৎ বিলয়া ফেলিল, "ঝগড়া করিয়া ছোটো-বউ বডো বউরের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর কোনো বিপদ থাকিতে পারে এ-কথা সহজে মনে

হর না। ছিদাম তথন ভাবিতেছিল, ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব। মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শ্রনিবামাত্র তাহার মাথার তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর জোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফোলল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "আাঁ! বলিস কী! মূরে নাই তো!" ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে।" বলিয়া চক্রবতীরে পা জডাইয়া ধরিল।

চক্রবতী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, রাম রাম, সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে। ছিদাম কিছ্বতেই তাঁহার পা ছাড়িল না, কহিল, "দাদাঠাকুর, এখন আমার বউকে বাঁচাইবার কী উপায় করি।"

মামলামোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একট্ব ভাবিয়া বলিলেন, "দেখ্ ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই থানায় ছর্বিয়া ষা— বল্গে, তোর বড়ো ভাই দর্বিথ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ-কথা বলিলে ছুর্বিড়টা বাঁচিয়া যাইবে।"

ছিদামের কণ্ঠ শুক্তে হইয়া আসিল, উঠিয়া কহিল, "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" কিন্তু যখন নিজের স্থীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবতী ও কথাটা যুক্তিসংগত বোধ করিলেন, কহিলেন, "তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।"

বলিয়া রামলোচন অবিলন্দেব প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হৃত্ত শব্দে প্রিলস আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্বিশ্ন হইয়া উঠিল।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবতীর কাছে নিজমুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সে-কথা গাঁস্খ রাষ্ট্র ইইয়া পড়িয়াছে, এখন আবার আর-একটা কিছ্ম প্রকাশ হইয়া পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছ্ম ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল কোনো-মতে সে-কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জ্মড়িয়া স্থীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্থা চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বজাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "যাহা বলিতেছি তাই কর তোর কোনো ভর নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব"— আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শ্কাইল, মুখ পাংশ্বেণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপাইন্ট গোলগাল শরীরটি অনতিদীর্ঘ আঁটসাঁট সাম্প্রসবল, অংগপ্রত্যগের মধ্যে এমন একটি সোষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি ন্তন-তৈরি নোকার মতো; বেশ ছোটো এবং সাহেজাল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া য়য় নাই। প্থিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কোতুক এবং কোত্হল আছে; পাড়ায় গলপ করিতে যাইতে ভালোবাসে; এবং কুম্ভকক্ষে ঘাটে বাইতে আসিতে দ্বই অংগ্রিল দিয়া ঘোমটা ঈষং ফাঁক করিয়া উম্জ্বল চণ্ডল ঘনকৃষ্ণ চোখ দাটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমুস্ত দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উল্টা; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা অগোছালো। মাথার কাপড়, কোলের শিশ্ব, ঘরকন্নার কাজ কিছ্বই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছ্ব কাজও নাই অথচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছ্ব কথা বলিত না, মৃদ্বস্বরে দ্বই-একটা তীক্ষ্য দংশন করিত, আর সে হাউ হাউ দাউ দাউ করিয়া রাগিয়া মাগিয়া বিকিয়া ঝিকয়া সারা হইত এবং পাড়াস্বন্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই জন্ডি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল।
দুনিখরাম মান্র্যটা কিছ্ন বৃহদায়তনের— হাড়গালা খাব চওড়া, নাসিকা খাব, দুনিট
চক্ষ্ব এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোরুপ প্রশন করিতেও যায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ
নির্পায় মান্র অতি দুলভি।

আর ছিদামকে একথানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহুষত্বে কুণিরা গাড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহ্বলাবজিত এবং কোথাও যেন কিছ্ টোল খায় নাই। প্রত্যেক অংগটি বলের সহিত নৈপ্রণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চপাড় হইতে লাফাইয়া পড়্ক, লগি দিয়া নোকা ঠেল্ক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কণ্ডি কাটিয়া আন্ক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাটা, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভ্ষা-সাজসজ্জায় বিলক্ষণ একট্র যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধ্দিগের সোন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল— তব্ ছিদাম তাহার যুবতী স্থাকৈ একট্ব বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছ্ব স্কৃত্ ছিল। ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরপ চট্বল চণ্ডল প্রকৃতির স্থালোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত আমার স্বামীতির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছ্ব ক্ষাক্ষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্দিন হাত্ছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল প্রের্ব হইতে স্নী-প্রর্বের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দ্রের চলিয়া ষায়, এমন কি দ্ই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সে-ও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরুভ করিল এবং পাড়া প্র্যটন

করিয়া আসিয়া কাশী মজ্মদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। ছিদামের দিন এবং রালিগ্রনির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজেকমেঁকোথাও একদণ্ড গিয়া স্কৃষ্পির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভংসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অনুপৃষ্পিত মৃত পিতাকে সন্বোধন করিয়া বলিল, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি ও কোন্দিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।"

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আন্তে আন্তে কহিল, "কেন দিদি তোমার এত ভয় কিসের।" এই দুই জায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, "এবার যদি কখনো শ্রনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস তোর হাড় গ**্র**ড়াইয়া দিব।"

চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জ্বড়ায়।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম এক লক্ষে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পর্রিয়া বাহির হইতে দ্বার রুম্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সম্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহুক্তে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল এক অঞ্জাল পারদকে মুর্ফির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুর্ফিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙ্কুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর কোনো জবরদিত করিল না,—কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চণ্ডলা যুবতী স্থার প্রতি সদাশিংকত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টনটনে হইয়া উঠিল। এমন কি, এক-একবার মনে হইত এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একট্বখানি শান্তিলাভ করিতে পারি।— মান্বের উপরে মান্বের যতটা ঈর্ষা হয় যমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময় ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার প্রামী খনে প্রীকার করিয়া লইতে কহিল, সে প্রতিশিভত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দ্বিট চক্ষ্ম কালো অপিনর ন্যায় নীরবে তাহার প্রামীকে দক্ষ করিতে লাগিল। তাহার সমসত শ্রীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া প্রামীরাক্ষ্মের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমসত অপ্তরাখা একাশ্ত বিমুখ হইয়া দাঁডাইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, "তোমার কিছ্ম ভয় নাই।" বলিয়া প্রালসের কাছে ম্যাজিস্টেটের কাছে কী বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দ্বিখরামের একমাত্র নিভরে। ছিদাম যখন চন্দরার উপর দোষারোপ করিতে বলিল, দ্বিখ বলিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।" ছিদাম কহিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" বৃহৎকায় দ্বিখরাম নিশিচনত হইল।

## ্তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম তাহার স্থীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, তুই বলিস বড়ো জা আমাকে বণটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে। এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অন্ক্লে যে যে অলংকার এবং প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিতভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পর্নিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড়ো জাকে খ্ন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বন্ধম্ল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর ন্বারাই সেইর্প প্রমাণ হইল। পর্নিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল, চন্দরা কহিল, "হাঁ আমি খ্ন করিয়াছি।"

কেন খনে করিয়াছ।

আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।

কোনো বচসা হইয়াছিল?

না।

সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল?

ता ।

তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল?

ना।

এইর্প উত্তর শ্রনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বডোবউ প্রথমে—"

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সে-ই একই উত্তর পাইল— বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোর প আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগংরে মেরেও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাণ্ডের দিকে ঝাঁকিয়াছে, কিছাতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদার্ণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম— আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।

বিন্দনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চণ্ডল কোতুকপ্রিয় গ্রামবধ্ব, চির-পরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং স্কুলঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া কলঙেকর ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সইসাঙাতরা কেহ কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ স্বারের প্রান্ত ইইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রিলস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘ্ণায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপর্টি ম্যাজিস্টেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খ্নের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোর্প অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না। কিন্তু সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই হ্রুব্র, আমার দ্বীর কোনো দোষ নাই।" হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছনাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভদুসাক্ষী রামলোচন কহিল, "খুনের অনতিবিলন্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইরাছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'বউকে কী করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুদ্ভি দিন।' আমি ভালো মন্দ কিছ্বই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, 'আমি যদি বলি আমার বড়ো ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্বীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।' আমি কহিলাম, 'খবরদার হারামজাদা, আদালতে একবর্ণও মিখ্যা বলিস না—এতবড়ো মহাপাপ আর নাই'" ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগ্রলা গলপ বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভাবিল, ওরে বাপ রে শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে পড়িব। যেট্রুকু জানি সেট্রুক্ বলা ভালো, এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বর্ণ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপর্টি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব প্রব বংসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বৃষ্ঠিত হইতে লাগিল।

প্রলিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবতী মুক্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্মার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাঘতী একটি ডোবার অংশ-বিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং তদ্পুলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশজন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কতশত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যপ্ত হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গ্রেন্তর আর কিছ্ই উপস্থিত নাই এইর্প তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যুক্ত বাস্তসমস্ত প্রতিদিনের প্রথিবীর দিকে একদ্নেট চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কতবার করিয়া বলিব।"

জজসাহেব তাহাকে ব্ঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জানো?"

**ठ**न्मता की इल. "ना।"

জজসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো তোমার পারে পড়ি তাই দাও না সাহেব। তোমাদের যাহা খ্রিশ করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।"

যথন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল, চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল— ও তোমাকে ভালোবাসে না?

উত্তর। উঃ ভারি ভালোবাসে।

প্রশন। তুমি উহাকে ভালোবাস না?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশন হইল, ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিয়াছি।"

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম বড়োবউ ভাত দেয় নাই।

দ্বখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া, ম্ছিত হইয়া পড়িল। ম্ছাভিঙেগর পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

কেন

ভাত চাহিয়াছিলাম ভাত দেয় নাই।

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শর্নিয়া জজসাহেব স্পণ্ট ব্রিক্তে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দ্বই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা প্রলিস হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এককথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দ্বইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদন্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেণ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোল-গাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশ্রঘরে আসিল, সেদিন রাত্রে শুভলপেনর সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সম্গতি করিয়া গেলাম।

জেলখানায় ফাঁসির প্রেব দয়াল, সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাঞ্ডার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"

চন্দরা কহিল, "মরণ ৷--"

শ্রাবণ ১৩০০

# একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প

গলপ বলিতে হইবে? কিন্তু আর তো পারি না। এখন এই পরিশ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। দ্বমে দ্বমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিয়া আমার চারিদিকে কখন জড়ো হইলে, এবং কেন যে তোমরা আমাকে এত অনুগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষেদ্ধাধ্য। অবশ্যই সে তোমাদের নিজগরণে; শর্ভাদৃষ্টদ্বমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অনুগ্রহ উদয় হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অনুগ্রহ রক্ষা হয় সাধ্যমতো সে চেন্টার চর্নটি হয় নাই।

কিন্তু পাঁচজনের অব্যক্ত অনিদিণ্ট সম্মতিক্রমে যে কার্যভার আমার প্রতি অপিত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহার যোগ্য নহি। ক্ষমতা আছে কি না তাহা লইয়া বিনয় বা অহংকার করিতে চাহি না কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, বিধাতা আমাকে নির্জনচর জীবর্পেই গঠিত করিয়াছিলেন। খ্যাতি যশ জনতার উপযোগী করিয়া আমার গাতে কঠিন চর্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাঁহার এই বিধান ছিল যে, যদি তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও তো একট্ব নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো। চিত্তও সেই নিরালা বাসম্থানট্কুর জন্য সর্বদাই উৎকিণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু পিতামহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হউক অথবা ভুল ব্র্নিয়াই হউক, আমাকে একটি বিপ্লে জনসমাজের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া এক্ষণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন; আমি তাঁহার সেই হাস্যে যোগ দিবার চেন্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই কুতকার্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমার কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না। সৈন্যদলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা স্বভাবতই যুদ্ধের অপেক্ষা শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফাতি পাইতে পারিত কিন্তু যখন সে নিজের এবং পরের প্রমক্তমে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাৎ দল ভাঙিয়া পলায়ন করা তাহাকে শোভা পায় না। অদৃষ্ট স্কাবিবেচনাপ্র্বক প্রাণিগণকে যথাসাধ্য কর্মে নিয়োগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিযুক্ত কার্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা মান্ব্রের কর্তব্য।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও গ্রুটি কর না। আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে সেবকাধমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কিছু আত্মগোরব অনুভব করিবারও চেণ্টা করিয়া থাক। প্রথিবীতে সাধারণত ইহাই স্বাভাবিক এবং এই কারণেই "সাধারণ" নামক একটি অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজাকে তাহার অনুচরবর্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু অনুগ্রহনিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সময় কাজ করা হইয়া উঠে না। নিরপেক্ষ হইয়া কাজ না করিলে কাজের গোরব আর থাকে না।

অতএব বদি কিছ, শ্নিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়া থাক তো কিছ, শ্নাইব। শ্রান্তি মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আজ কিন্তু অতি ক্ষাদ্র এবং পূথিবীর অত্যন্ত পারাতন একটি গলপ মনে

পড়িতেছে। মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশত শর্নিতে ধৈর্য চ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।

প্থিবীর একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা এবং একটি কাদার্খেটা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন স্কুলভ ছিল তখন ক্ষ্মানিব্তিপ্র ক সন্তুষ্টাচত্তে উভয়ে ধরাধামের যশোকীর্তন করিয়া প্রুটকলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে দৈবযোগে প্রথিবীতে কীট দুম্প্রাপ্য **হই**য়া উঠিল।

তখন নদীতীরঙ্গ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, "ভাই কাঠ-ঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই প্রথিবী নবীন শ্যামল স্কুদর বলিয়া মনে হয় কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"

শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটম্থ কাদাখোঁচাকে বলিল, "ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা একেবারে অন্তঃসার্বিহীন।"

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। কাদা-খোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া, প্রথিবীর কোমল কর্দমে অনবরতই চণ্ট্র বিন্ধ করিয়া বস্বধরার জীর্ণতা নির্দেশ করিতে লাগিল এবং কাঠঠোকরা বনস্পতির কঠিন শাখায় বারংবার চণ্ট্র আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশ্নোতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিতৃদ্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীতবিদ্যায় বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্তসমাগম পঞ্চম স্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীত্ন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষ্মিত অসন্তুণ্ট মুক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গল্প তোমাদের ভালো লাগিল না? ভালো লাগিবার কথা নহে। কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা মহৎ গুলে এই যে, পাঁচ-সাত প্যারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এই গলপটা যে প্রাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহার কারণ প্থিবীর ভাগ্যদোষে এ গলপ অতিপ্রাতন হইয়াও চিরকাল ন্তন রহিয়া গেল। বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা প্থিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক ঠক শব্দে চণ্ট্রপাত করিতেছে, এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্বর কোমলত্বের মধ্যে খচ খচ শব্দে চণ্ট্র বিন্ধ করিতেছে— আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গেল।

গলপটার মধ্যে সন্থদঃথের কথা কী আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহার মধ্যে দ্বঃখের কথাও আছে সনুথের কথাও আছে। দ্বংখের কথা এই ষে, প্রথিবী ষতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষ্দুদ্র চণ্ড্ব আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবানার তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সনুখের বিষয় এই ষে, তথাপি শত সহস্র বংসর প্রথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তোসে ওই দ্বিট বিন্বেষ-বিষজ্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পায় না।

তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথাম্বভূ অর্থ কী আছে কিছু ব্রিতে পার নাই? তাংপর্য বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয়তো কিঞ্চিং বয়সপ্রাণ্ড হইলেই ব্রিতে পারিবে।

বাহাই হউক সর্বসন্থ জিনিসটা তোমাদের উপয়ত্ত হয় নাই? তাহার তো কোনো সন্দেহমাত্র নাই।

ভাদ ১৩০০

# সমাপ্তি

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

অপর্ব কৃষ্ণ বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। নদীটি ক্ষ্বদা বর্ষা অন্তে প্রায় শ্বকাইয়া যায়। এখন প্রাবনের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রোদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপ্রবিষধের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষায় ক্লে ক্লে ভরিয়া আলোকে জনলজনল এবং বাতাসে ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপ্রেদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপ্রের আগমন-সংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না সেইজন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপ্রে তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামান্ত, তীর ছিল পিছল, ব্যাগসমেত অপূর্ব কাদায় পাঁড়য়া গেল। যেমন পড়া, অমনি,— কোথা হইতে এক স্থামিণ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবতী অশ্থগাছের পাখিগ্যলিকে স্চাক্ত করিয়া দিল।

অপ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নোকা হইতে ন্তন ই'ট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যবেগে এখনই শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপর্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই ন্তন প্রতিবেশিনীর মেয়ে ম্ময়ী।
দ্রে বড়ো নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশ ত্যাগ
করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেরেটির অখ্যাতির কথা অনেক শ্রনিতে পাওয়া যায়। প্রের্য গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গ্রহিণীরা ইহার উচ্ছ্ত্থল
প্রভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার
খেলা: সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশ্রাজ্যে এই মেয়েটি
একটি ছোটোখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কিনা, সেইজন্য ইহার এতটা দ্বর্দানত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধ্বদের নিকট মূন্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মূন্মরীর চোথের অশ্রুবিন্দ্দ, তাহার অন্তরে বড়োই বাজিত ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে সমরণপূর্বক মূন্মরীর মা মেয়েকে কিছাতেই কাদাইতে পারিত না।

মূন্মরী দেখিতে শ্যামবর্ণ। ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্বন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মদত মদত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লঙ্জা, না আছে ভর, না আছে হাবভাবলীলার লেশমার। শরীর দীর্ঘ পরিপ্রেট সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বরস অধিক কি অলপ সে প্রশন কাহারও মনে উদর হয় না; যদি হইত, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্প্রমে শশবাসত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখ-রঙগভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত য্বনিকাপতন হয়়, কিন্তু মূন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগালি পিঠে দোলাইয়া ছাটয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণ-শিশুর মতো নিভীক কোত্হলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালকসঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুলা বর্ণনা করে।

আমাদের অপ্র ইতিপ্রে ছ্রিট উপলক্ষে বাড়ি আসিরা এই বন্ধনিবহীন বালিকাটিকে দুই-চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমন কি, অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। প্রিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্র্রের জন্য নহে, আর একটা কী গুণ আছে। সে গুণিট বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটর্পে প্রকাশ করিতে পারে না; যে-মুখে সেই অন্তরগ্রহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরুন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমুগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচণ্ডল মুখথানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা বায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহ্লা, মূম্মানীর কোতুকহাস্যধর্নি যতই স্থামণ্ট হউক দ্বর্ভাগা অপ্রবির পক্ষে কিণ্ডিং ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রম্ভিমম্থে দ্বতবেগে গৃহ অভিম্থে চালতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি স্ন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছারা, পাখির গান, প্রভাতের রোদ্র, কুড়ি বংসর বয়স; অবশ্য ই'টের স্ত্পটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শ্ব্তুক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দ্শোর মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই ষে সমস্ত কবিষ প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদ্তেটর নিষ্ঠ্রেতা আর কী হইতে পারে।

### ন্বিতীয় পরিভেদ

সেই ইন্টকশিথর হইতে প্রবহমান হাস্যধর্নন শ্রনিতে শ্রনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিরা গাছের ছায়া দিয়া অপ্রে বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ প্রেরে আগমনে তাহার বিধবা মাতা প্রলিকত হইরা উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর-দিধ-রুইমাছের সন্ধানে দ্বের নিকটে লোক দেড়িল এবং পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপ্রের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপ্রে সেজন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ প্রস্তাব অনেক প্রেই ছিল, কিন্তু প্রে নব্যতন্ত্রের ন্তন ধ্রা ধরিয়া জেদ করিয়া বিসয়া ছিল যে, বি. এ. পাস না করিয়া বিবাহ করিবে না। এতকাল জননী সেইজন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব এখন আর কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপ্রে কহিল, "আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্থির হইবে।" মা কহিলেন, "পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজন্য তোকে ভাবিতে হইবে না।" অপ্রে ওই ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, "মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।" মা ভাবিলেন, এমন স্ভিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই, কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে-রাত্রে অপ্র প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমসত শব্দ এবং সমসত নিসতব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয়ায় একটি উচ্ছবিসত উচ্চ মধ্র কপ্ঠের হাস্যধর্নি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্থলনটা যেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, আমি অপ্রকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাং পিছলে পা দিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।

পর্বিদন অপ্রে কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দ্রে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একট্ব বিশেষ যত্নপ্রেক সাজ করিল। ধ্বতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্নিশকরা একজোড়া জ্বতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশারবাড়িতে পদাপ্রণ করিবামার মহা সমারোহ-সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রং করিয়া খোঁপায় রাংতা জডাইয়া একখানি পাতলা রঙিন কাপডে মুডিয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রোঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নৃতন অন্ধিকার প্রবেশোদ্যত লোকটির পার্গাড়, ঘড়ির চেন এবং নবোদ্যত শ্মশ্র, এক্মনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গশ্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী পড়।" বসনভূষণাচ্ছন্ন লম্জাস্ত্রপের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওঁয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রোটা দাসীর নিকট হইতে প্রুচদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাডনের পর বালিকা মুদ্রুস্বরে একনিঃশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহিদেশে একটা অশান্ত গতির ধ্রপধাপ শব্দ শোনা গেল এবং মুহুতের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মূল্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্ব ক্রুম্বের প্রতি দক্ষেত্র না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাথাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশন্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মুদুতা রক্ষার প্রতি দুলি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মুক্ষয়ীকে ভংসনা করিতে লাগিল। অপ্রেক্ত আপনার সমস্ত গাস্ভীর্য এবং গোরব একর করিয়া পাগড়িপরা মস্তকে অদ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘডির চেন নাডিতে লাগিল। অবশেষে সংগীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝডের মতো ম ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গ্রমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভানীর অকসমাৎ অবগ্রান্ঠন মোচনে রাখাল খিল খিল শব্দে হাসিতে আরুল্ভ করিল। নিজের প্রুণ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমন কি. পূর্বে ম্নুমার চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত: রাখালই একদিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মূন্ময়ী তথন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাডিয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চল ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে নির্দায়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগ্নলি শাখাচ্যুত কালো আগুরের স্তুপের মতো গ্রুচ্ছ গ্রুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এরপে শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে প্রশ্ব দীর্ঘাকার হইয়া দাসী সহকারে অন্তঃপ্ররে চলিয়া গেল। অপ্রবিপরম গম্ভীরভাবে বিরল গ্রুফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। ন্বারের নিকটে গিয়া দেখে, বার্নিশ-করা ন্তন জ্বভাজোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথায় আছে তাহাও বহ্রচেণ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভং সনা অজস্র বিষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার প্রোতন ছিল্ল ঢিলা চটিজোড়াটা পরিয়া প্যাণ্টল্মন চাপকান পার্গাড় সমেত সম্সন্জিত অপূর্ব কর্দমান্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

প্রকরিণীর ধারে নির্জান পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্ত্র হাস্য-কলোচ্ছন্ত্রাস। যেন তর্পল্লবের মধ্য হইতে কোতুকপ্রিয়া বনদেবী অপ্রবার ওই অসংগত চটিজন্তাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপর্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নিলজ্জি অপরাধিনী তাহার সম্মুখে ন্ত্ন জ্বতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপ্রব দ্বতবেগে দ্বই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃশ্যয়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেণ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেণ্টিত তাহার পরিপ্র্ণী সহাস্য দ্বভী ম্থখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত স্থাকিরণ আসিয়া পড়িল। রোদ্রোণজনল নিমল চণ্ডল নিঝারিণীর দিকে অবনত হইয়া কোত্হলী পথিক যেমন নিবিষ্টদ্ণিটতে তাহার জলদেশ দেখিতে থাকে, অপ্রে তেমনি করিয়া গভীর গশভীর নেত্রে মৃশ্যয়ীর উধেনাংক্ষিশত ম্থের উপর, তড়িত্তরল দ্বিটি চক্ষর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে

মাজি শিখিল করিয়া যেন ষথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বিন্দনীকে ছাড়িয়া দিল। অপ্র যদি রাগ করিয়া মানুষ্মীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্ষ হইত না, কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপর্প নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ ব্যিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির ন্প্রেনিক্সণের ন্যায় চণ্ডল হাস্যধর্নিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমণন অপ্রেক্ষ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে

বাডিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপর্ব সমস্তদিন নানা ছ্বতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাং করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপ্বর্র মতো এমন একজন কৃতবিদ্য গদ্ভীর ভাব্ক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুন্ত গোরব উন্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহান্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকশ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা ব্ব্বা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চণ্ডল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি ম্হুর্ত্কালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরণ্ডেগর মধ্যে এসেন্স, জ্বতা, র্বিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ এবং খহারমোনিয়ম শিক্ষা" বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু মনকে ব্ব্যানো কঠিন এবং এই পক্লীবাসিনী চণ্ডলা মেয়েটির কাছে শ্রীয্বন্ত অপ্র্বকৃষ্ণ রায় বি. এ. কিছ্বতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তৃত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে অপ্র, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো?"

অপ্র কিণ্ডিং অপ্রতিভভাবে কহিল, "মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকৈ আমার পছন্দ হয়েছে।"

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুই আবার কটি মেয়ে দেখলি!"

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃত্যায়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লম্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লম্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাধায় বিলিয়া বিসল, মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। অন্য জড়পুর্ত্তলি মেয়েটিকে সে যতই কম্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃকার উদ্রেক হইল।

দুই-তিনদিন উভয়পক্ষে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপ্রেই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃন্ময়ী ছেলেমান্য এবং মৃন্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ, বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মূন্ময়ীর ম্থখানি স্কুলর। কিল্ডু তখনই আবার তাহার খর্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হ**ইয়া হদয় নৈরাশে**। পূর্ণ করিতে লাগিল তথাপি আশা করিলেন, দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জ্বজবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ব্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোকে স্কলেই অপ্র্বার এই পছন্দটিকে অপ্রবা-পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগলী ম্নামরীকে অনেকেই ভালোবাসিত কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মূন্ময়ীর বাপ ঈশান মজ্মদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানির্পে দ্রে নদীতীরবতী একটি ক্ষ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট বিক্লয়ন্ত্র ছিল।

তাহার মৃশ্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষ্ম বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতথানি দুঃখ এবং কতথানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঈশান হেড আপিসের সাহেবের নিকট ছ্বটি প্রার্থনা করিয়া দরখাসত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ছ্বটি নামপ্তার করিয়া দিলেন। তখন, প্রজার সময় এক স্পতাহ ছ্বটি পাইবার স্ম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্যন্ত বিবাহ স্থাগত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপ্রের মা কহিল, এই মাসে দিন ভালো আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্নাহ্য হইলে পর ব্যথিতহৃদয় ঈশান আর কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্বমতো মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর ম্নায়ীর মা এবং পল্লীর যত ব্যায়িরসীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে ম্নায়ীকে অহনিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসন্তি, দ্রতগমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষ্মা অন্সারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভাষিকার্পে প্রতিপক্ষ করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকশ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় ম্নায়ী মনে করিল তাহার যাবঙ্জীবন কারাদন্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দৃষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া পিছন হটিয়া বলিয়া বসিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কি**ন্তু তথাপি** বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। একরাত্রির মধ্যে মৃক্যয়ীর সমসত প্ৃথিবী অপ্রের মার অন্তঃপ্রের আসিয়া আবন্ধ হইয়া গেল।

শাশ্বড়ী সংশোধনকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যানত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, "দেখো বাছা, তুমি কিছ্ম আর কচি খ্রিক নও, আমাদের ঘরে অমন বেহারাপনা করিলে চলিবে না।"

শাশ্বড়ী যে-ভাবে বলিলেন মৃন্ময়ী সেভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল এঘরে যদি না চলে তবে ব্যঝি অন্ত যাইতে হইবে। অপরাহে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাস- ত্মাতক রাশাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকানত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শাশ্বৃড়ী, মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ ম্কায়ীকে যেরপে লাঞ্না করিল

তাহা পাঠকর্গণ এবং পাঠিকার্গণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ ঝুপ শব্দে বৃণ্টি হইতে আর্দুভ হইল। অপ্রকৃষণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মূন্ময়ীর কাছে ঈষং অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মূদুন্বেরে কহিল, "মূন্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?"

মৃন্মরী সতেজে বিলয়া উঠিল, "না। আমি তোমাকে কক্খনোই ভালোবাসব না।" তাহার যত রাগ এবং যত শাহ্নিতবিধান সমস্তই প্রেখীভূত বজ্লের ন্যায় অপ্রের মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপরে ক্ষরে হইয়া কহিল, "কেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।" মূন্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন।"

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দূর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পর্যাদন শাশন্তী মূল্যয়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নৃতন পিঞ্জরাবন্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোনো পথ না দেখিয়া নিম্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছি ড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর উপ্রেড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সন্দেহে তাহার ধ্লিল্প্রণিত চুলগ্পলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেণ্টা করিল। মৃন্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব কানের কাছে ম্ব্থ নত করিয়া মৃদ্বেবরে কহিল, "আমি ল্প্কিয়ে দরজা খ্লে দিয়েছি। এস আমরা খিড়াকর বাগানে পালিয়ে যাই।" মূন্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব তাহার চিব্রুক ধরিয়া মূব্থ তুলিয়া দিবার চেণ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখো কে এসেছে।" রাখাল ভূপতিত ম্ন্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতব্দিধর নায় শ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মূন্ময়ী মূব্থ না তুলিয়া অপ্র্বের হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব কহিল, "রাখাল তোমার সণ্ডে খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?" সে বিরক্তি-উচ্ছর্মিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও স্ম্বিধা নয় ব্রিয়া কোনোমতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ম্ন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রান্ত হইয়া ঘ্রমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পরিদন মূন্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মূন্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতিকে অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃন্দয়ী শাশ্বড়ীকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশ্বড়ী অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভংশনা করিয়া উঠিলেন! "কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই, বলে বাবার কাছে যাব। অনাস্থি আবদার।" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া শ্বার র্ম্থ করিয়া নিতাম্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে

তুমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে ম্বার খ্লিয়া মৃন্ময়ী গুহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল ত্থাপি জ্যোৎস্নারাত্রে পথ দেখিবার মতো আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে বাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃন্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে-পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক 'রানার'গণ চলে সেই পথ দিয়া প্রথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মূন্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল, রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসখ্যে করিয়া অনিশ্চিত স্করে দুটো-একটা পাখি ভাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মুন্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্ দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝমঝম শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থলে কাঁধে করিয়া উধর্বশাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো না।" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানিনে।" এই বিলয়া ঘাটে বাঁধা ডাকনৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাডিয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মূল্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার প্রেই পাশের নোকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কে ও? মিন্ মা, তুমি এখানে কোথা থেকে।" মূল্ময়ী উচ্ছ্র্বিসত ব্যপ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তাের নোকায় নিয়ে চল।" বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছ্ত্থলপ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত, সে কহিল, "বাবার কাছে যাবে? সে তাে বেশ কথা। চলাে, আমি তােমাকে নিয়ে যাচিছ।" মূল্ময়ী নোকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুখলধারে বৃণ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মূশ্র্য়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছর হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুর্বত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশ্ব্টির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশ্ববাড়িতে খাটে শ্বইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরুল্ড করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশ্বড়ী আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মূল্ময়ী বিস্ফারিতনেত্রে নীরবে তাহার ম্থের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তখন মূল্ময়ী দ্র্তপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্বে লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, বউকে দুই-একদিনের জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।"

মা অপ্রেকে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' ভর্ণসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত

মেয়ে থাকিতে ব্যাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্থ-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেক্ট গঞ্জনা করিলেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্তদিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুর্পুপ দ্র্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার প্রদিন গভীর রাত্রে অপ্র্ব মৃন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, ''মূন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?''

মূর্ন্ময়ী সবেগে অপূর্বের হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, "বাব।" অপূর্ব চুপিচুপি কহিল, "তবে এস আমরা দ্বজনে আন্তে আন্তে পালিয়ে বাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।"

মৃশ্যায়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর ম্থের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তৃত হইল। অপ্র্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একথানি পত্র রাখিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মূন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশ্ন্য নিস্তব্ধ নিজন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভারের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহার হদয়ের আনন্দ উদ্বেগ সেই স্কোমল স্পর্শ যোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নোকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশাদত হর্ষোচ্ছনাস সত্ত্বেও অনতিবিলন্দেই মূন্মরী ঘুমাইয়া পড়িল। পর্রাদন কী মৃত্তি, কী আনন্দ। দুইধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষের বন, দুইধারে কত নোকা যাতায়াত করিতেছে। মৃন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে ব্যামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশন করিতে লাগিল। ওই নোকায় কী আছে, উহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন সকল প্রশন যাহার উত্তর অপূর্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধ্বগণ শৃত্বিয়া লাজ্জত হইবেন, অপূর্বে এই সকল প্রশেনর প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নোকাকে তিসির নোকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মৃনসেফের আদালতকে জমিদারি কাছারি বলিতে কিছুনার কুন্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই সমস্ত ভান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহ্বদয় প্রশনকারিণীর সন্তোমের তিলমার ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পর্যাদন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পেশিছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লপ্টনে তেলের বাতি জন্বলাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মসত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র ট্রলের উপর বাসয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদন্পতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, "বাবা"। সে ঘরে এমন কণ্টধর্নি এমন করিয়া কখনো ধর্নিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর করিয়া অশ্র পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই ফেন সামাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী; এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা ব্রিশ্ব ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরানি নিজ হন্তে ভাল ভাতে ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, "বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাধিব।" অপুরে এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অমাভাব, কিন্তু ক্ষ্দু ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্রের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণে ধারায় উচ্ছ্যুসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুইবেলা নির্মামত স্টামার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদাতীর একেবারে নির্দ্ধন হইয়া ষায়, তখন কা অবাধ স্বাধানতা। এবং তিনজনে মিলিয়া নানাপ্রকার জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আর-এক করিয়া তুলিয়া রাধাবাড়া। তাহার পরে মৃশ্রমার বলয়ঝংকৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশ্র জামাতার একত্রে আহার এবং গ্রিণী-পনার সহস্র চুটি প্রদর্শনপূর্বক মৃশ্রয়াকৈ পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মোখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃশ্রয়া কর্লুস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, "কাজ নাই।"

বিদায়ের দিন কন্যাকে ব্বকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্র-গদ্গদকণ্ঠে ঈশান কহিল, 'মা, তুমি শ্বশ্রবর উল্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মিনুর কোনো দোব না ধরিতে পারে।"

মূন্মরী কাঁদিতে কাদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগ্লে নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই অপরাধিব্যল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গল্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালন করিতে চেণ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ নিস্তব্ধ অভিমান লোহভারের মতো সমস্ত ঘরকল্লার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ খুলেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন, "বউয়ের কী করবে।"

অপুর্ব কহিল, "বউ এখানেই থাক।"

মা কহিলেন, "না বাপ্র, কাজ নাই। তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্বকে তুই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব অভিমানক্ষ্মিন্বরে কহিল, "আছো।"

কলিকাতা ষাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাচ্চে অপুর্বে বিছানায় আসিয়া দেখিল, মূক্ময়ী কাদিতেছে।

হঠাং তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষয়কপ্ঠে কহিল, 'মৃশ্যুরী, আমার সংগ্য কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না ?" भ्यारी करिन, "ना।"

অপরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে ভালোবাস না?" এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিল্তু আবার এক-একসময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বটিত এত জটিলতার সংপ্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপ্র প্রশন করিল, "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?" মূল্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল, "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের স্টির মতো অতিস্ক্ষা অথচ অতি স্তীক্ষা ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, "আমি অনেককাল আর বাড়ি আসতে পাব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মূন্ময়ীর কোনো বন্ধব্য ছিল না। "বোধ হয় দ্ব-বংসর কিংবা তারও বেশি হতে পারে।" মূন্ময়ী আদেশ করিল, "তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিনমুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপ্রে' শয়ান অবস্থা হইতে ঈষং উখিত হইয়া কহিল, "তুমি তাহলে এইখানেই থাকবে ?"

মূন্ময়ী কহিল, "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।"

অপুর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই থেকো। যতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে?"

ম্ন্ময়ী এ-প্রশেনর উত্তর দেওয়া বাহুলা বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু অপুরের ঘুম হইল না, বালিশ উচ্চ করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপুর্ব সেই আলোকে মূন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল যেন রাজকন্যাকে কে রুপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়। রুপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশুক্রল।

ভোরের বেলার অপ্রে মৃন্ময়ীকে জাগাইয়া দিল— কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার ষাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাডি রাখিয়া আসি।"

মৃশ্যারী শ্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরুষ্কার দিবে?"

মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কী।"

অপুর্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুন্বন দাও।" অপুর্বর এই অন্ভূত প্রার্থনা এবং গৃন্ভীর মুখভাব দেখিয়া মূন্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সংবরণ করিয়া মূখ বাড়াইয়া চুন্বন করিতে উদ্যত হইল— কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন দুইবার চেন্টা করিয়া অবশেষে নিরুত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনছলে অপুর্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপর্বের বড়ো কঠিন পণ। দস্যবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া ল্রিটিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

ম্মেরী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুষের আলোকে নির্জান পথ দিয়া তাহার

মার বাড়ি রাখিয়া অপ্রে গ্রে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বউকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশ্নার ব্যাঘাত হইবে, সেথানে উহারও কেহ সভিগনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম্।"

স্বগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপ্রের বিচ্ছেদ হইল।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মূন্ময়ী দেখিল কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে কোথায় যাইবে কাহার সহিত দেখা করিবে ভাবিয়া পাইল না।

মৃন্ময়ীর হঠাং মনে হইল যেন সমস্ত গ্রে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহে স্বর্গ্রহণ হইল। কিছ্বতেই ব্বিতে পারিল না, আজ কলিকাতার চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথার ছিল; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে-অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তংপ্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্পত্রের ন্যায় আজ সেই বৃশ্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছা-প্রক অনায়াসে দ্রে ছইড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শ্না যায়, নিপ্ন অদ্যকার এমন স্ক্রা তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্বারা মান্ষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইর্প স্ক্রা, কখন তিনি ম্ন্যুরীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং ম্ন্যুরী বিদ্যিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগ্হে তাহার সেই প্রোতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর একটা বাড়ি, আর একটা ঘর, আর একটা শ্ব্যার কাছে গ্রনগ্রন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃন্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধন্নি আর শ্না যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না। মৃন্ময়ী মাকে বলিল, "মা, আমাকে শ্বশ্রবাড়ি রেখে আয়।"

এদিকে, বিদায়কালীন প্রের বিষণ্ণ মূর্য স্মারণ করিয়া অপ্রের মার হৃদয় বিদীণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়োই বিশিধতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মূন্ময়ী ন্লানমূখে শাশ্ক্ষীর পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশ্ক্ষী তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মূহ্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশ্ক্ষী বধ্র মূখের দিকে চাহিয়া আন্চর্য হইয়া গেলেন। সে মূন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশন্ড়ী স্থির করিয়াছিলেন মূন্ময়ীর দোষগন্লি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন ন্তন জন্ম পরিগ্রহ করাইর। দিলেন।

এখন শাশ্বড়ীকেও মূক্ষ্য়ী ব্বিতে পারিল, শাশ্বড়ীও মূক্ষ্য়ীকে চিনিতে পারিলেন; তর্র সহিত শাখাপ্রশাখার ষের্প মিল, সমস্ত ঘরক্ষা তেমনি প্রস্পর অখন্ডসন্মিলিত হইয়া গেল।

এই যে একটি গদ্ভীর দিনশ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমসত শরীরে ও সমসত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আবাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হদয়ে একটি অগ্রপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোথের ছায়ায়য় স্দৃদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সেমনে মনে বলিতে লাগিল, আমি আমাকে ব্বিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে ব্বিবলে না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছান্সারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যথন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জাের করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শ্রনিলে কেন, আমার অন্রোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।

তাহার পর, অপ্রে যেদিন প্রভাতে প্রুক্তরিণীতীরের নির্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল সেই প্রুক্তরিণী সেই পথ সেই তর্তল সেই প্রভাতের রোদ্র এবং সেই হৃদয়-ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাং সে তাহার সমস্ত অর্থ ব্যাবিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপ্রের মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মর্মরীচিকাভিম্খী ত্যাত পাথির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, আহা অম্কু সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অম্কু প্রশেবর যদি এই উত্তর দিতাম, তখন বদি এমন হইত।

অপ্রর মনে এই বলিয়া ক্ষেভি জনিয়াছিল যে মৃন্ময়ী আমার সম্প্রণ পরিচয় পায় নাই; মৃন্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী ব্রিয়া গেলেন। অপ্র তাহাকে যে দ্রুকত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপ্রণ হদয়াম্তধায়ায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না ইহাতেই সে পরিতাপে লভ্জায় ধিকারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুন্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগ্র্লি অপ্রর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে কতদিন কাটিল।

অপ্র বিলয়া গিরাছিল, তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না।
মান্দারী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে স্বার রাশ্ব করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল।
অপ্র তাহাকে যে সোনালি পাড় দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির
করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খাব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া
অংগালিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না
করিয়া একেবারে লিখিল তুমি আমাকে চিঠি লেখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর
তুমি বাড়ি এসো। আর কী বালবার আছে কিছাই ভাবিয়া পাইল না। আসল বন্ধব্য
কথা সবগালিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মন্ম্যসমাজে মনের ভাব আর একটা

বাহ্নল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মূশ্ময়ীও তাহা ব্নিল; এইজন্য আরও অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি ন্তন কথা বোগ করিয়া দিল— এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশ্ব প্রিট ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোর্র বাছ্র হয়েছে। এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, প্রীযুক্ত বাব্ অপ্রকৃষ্ট রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তব্ লাইন সোজা, অক্ষর স্কুট্দ এবং বানান শৃশ্ধ হইল না।

লেফাফার নামট্কু ব্যতীত আরও যে কিছ্র লেখা আবশ্যক মূন্মরীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশ্বড়ী অথবা আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে সেই লঙ্জার চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিরা ডাকে পাঠাইরা দিল।

वना वार्ना এ পত्रেत्र काता कन रहेन ना, अभूव वािष् आमिन ना।

### অন্ট্রম পরিচ্ছেদ

মা দেখিলেন ছ্রটি হইল তব্ অপ্রে বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনও সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

ম্শেয়ীও শ্থির করিল অপ্র তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে, তখন আপনার চিঠিখান মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা ষে কত তুচ্ছ, তাহাতে ষে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব ষে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপ্র যে ম্ল্ময়ীকে আরও ছেলেমান্ম মনে করিতেছে, মনে মনে আরও অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিশ্বের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছটফট করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ভাকে দিয়ে এসেছিস।" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "হাঁ গো, আমি নিজের হাতে বাজের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাব্ তা এতদিনে কোন্কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপ্রের মা একদিন মুক্ষয়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমা, অপ্র্ অনেকদিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসিগে। তুমি সঙ্গে ষাবে?" মূক্ময়ী সম্মতিস্চক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া ল্বার রুল্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া মনের আবেগ উক্ম্কু করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গল্ভীর হইয়া বিষয় হইয়া আশাংকায় পরিপ্রেণ হইয়া বসিয়া কাদিতে লাগিল।

অপূর্বকে কোনো খবর না দিয়া এই দুটি অনুত্ততা রমণী তাহার প্রসম্বতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার যাত্রা করিল। অপূর্বর মা সেখানে তাঁহার জামাই-বাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মূশ্রমীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপর্বে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমতো হইতেছে না। এমন একটা সন্বোধন খ্রিজতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাত্ভাষার উপর অশ্রন্ধা দ্ঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভণ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল মা আসিয়াছেন, শীঘ্র

আসিবে এবং রাশ্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভালো।— শেষ আশ্বাস সত্ত্বেও অপূর্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইরা উঠিল। অবিলম্বে ভংনীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাংমান্তই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভালো তো।" মা কহিলেন, "সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গোল না, তাই আমি তোকে নিতে এসেছি।"

অপ্রে কহিল, "সেজন্য এত কণ্ট করিয়া আসিবার কী আবশ্যক ছিল; আইন প্রীক্ষার প্ডাশ্নুনা" ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগনী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এবার বউকে তোমার সঙ্গে আনলে না কেন।"

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, "আইনের পড়াশ্বনা" ইত্যাদি।

ভণ্নীপতি হাসিয়া কহিল, "ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভয়ে আনতে সাহস হয় না।"

ভণ্নী কহিল, "ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমান্ত্র হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁতকে উঠতে পারে।"

এই ভাবে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপ্র অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মূলয়য়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেন্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ-সম্বন্ধে সংকোচবশত মাকে কোনো প্রশ্ন করিতে পারিল না— সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া দ্রান্তি-সংকুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃণ্টি আরুভ হইল। ভুন্নী কহিল, "দাদা, আজ আমাদের এইখানেই থেকে যাও।" দাদা কহিল, "না বাড়ি যেতে হবে; কাজ আছে।"

ভগ্নীপতি কহিল, "রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের। এখানে একরাত্রি থেকে গেলে তোমার তো কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কী।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছাসত্ত্বে অপ্রব সে-রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভণনী কহিল, "দাদা, তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি করো না, চলো শুতে চলো।"

অপূর্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তরপ্রভূত্তর করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগ্রের স্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভানী কহিল, "বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি, তা আলো এনে দেব কি দাদা।"

অপূর্ব কহিল, "না দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখিনে।"

ভানী চলিয়া গেলে অপূর্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাং বলয়নিক্কণশব্দে একটি স্ক্কোমল বাহ্বপাশ তাহাকে স্কৃতিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি প্রত্পেপ্টেল্ডা ওন্ঠাধর দস্ত্রর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অপ্রভ্রুজনসিম্ভ আবেগপূর্ণ চুন্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপ্রব্ প্রথমে চমকিয়া উঠিল

তাহার পর ব্ঝিতে পারিল অনেকদিনের একটি হাস্যবাধার অসম্পন্ন চেণ্টা আজ অগ্রুজলধারায় সমাণ্ড হইল।

আশ্বিন ১৩০০

# সমস্তাপুরণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝিকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারি এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন বদান্যতা, এমন ধর্মনিষ্ঠতা কলি-যুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পরে বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সর্মাক্ষিত বি-এ। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারও সহিত বড়ো একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র— এমন কি, তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালো-মানুষের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্কড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাঁহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়াকর্তার কাছে রক্ষা ছিল কিন্তু ই'হার কাছে কোনো ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াত পাইবার প্রত্যাশা নাই। নিদিশ্টি সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহানণকে জিম বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছ, প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না— সেটা তাঁহার একটা দূর্বলিতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, এ কখনোই হইতে পারে না; অর্ধেক জমিদারি আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহার মনে নিশ্নলিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমত, যে-সকল অকর্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এইসব জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। এর্প দানে দেশে কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

ন্বিতীয়ত, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জাঁবিকা অত্যন্ত দ্বলভি এবং দ্বম্লা হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদ্রলোকের আত্মসন্ত্রম রক্ষা করিয়া চালতে প্রেপিক্ষা চারগ্র্ণ খরচ পড়ে। অতএব তাঁহার পিতা যের্প নিশ্চিন্তমনে দ্বই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চালবে না, বরণ্ঠ সেগ্রাল কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেন্টা করা কর্তব্য।

কর্তব্যব্দিধ তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপ্ল্ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, আবার তাহা অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অল্প দানই তিনি বাহাল রাখিলেন, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে চিরুম্থায়ী দানের স্বর্পে গণ্য না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া প্রযোগে প্রজাদিগের ক্রন্দন শ্রনিতে পাইলেন— এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিন-বিহারীকে পত্র লিখিলেন ষে, কাজটা গহিত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন যে, পর্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানাপ্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভর পক্ষের মধ্যেই দানপ্রতিদান ছিল। সম্প্রতি ন্তন ন্তন আইন হইয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচরকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং কেবলমার খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গোরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছ্ব দিবে না আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছ্ব দিব না—এখন আমাদের মধ্যে কেবলমার দেনাপাওনার সম্পর্ক। দানখয়রাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে, বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্প্রম রক্ষা করা দ্রহ্ হইয়া পাঁড়বে।

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পরিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইরা উঠিতেন এবং ভাবিতেন এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে আমাদের সেকালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দুরে বিসরা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গোলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কী বাপ্ন, এ কয়েকটা দিন কোনোমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।

## ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা মামলা হাঙ্গামা ফেসাদ করিয়া বিপিনবিহারী সমসতই প্রায় একপ্রকার মনের মতো গ্রন্থাইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মিজা বিবির পত্ত অছিমন্দি বিশ্বাস কিছত্বতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেরে বেশি। রাহ্মণের রহমুত্রর একটা অর্থ বোঝা যার কিন্তু এই মুসলমান-সন্তান বে কী হিসাবে এতটা জমি নিন্দর ও স্বল্পকরে উপভোগ করে বুঝা যার না। একটা সামান্য ধবন বিধবার ছেলে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিরাছে কিন্তু আপনার সৌভাগ্যনর্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

বিপিন প্রাতন কর্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন কর্তার আমল হইতে বাস্তবিক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইরা আসিতেছে। কিন্তু এ অনুগ্রহের কোনো বিশেষ কারণ তাহারা নির্ণায় করিতে পারে না। বোধ করি অনাথা বিধবা নিজ্ঞ দুঃখ জানাইরা কর্তার দরা উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু বিপিনের নিকট এই অন্ত্রহ সর্বাপেক্ষা অধােগ্য বলিরা প্রতিভাত হইল। বিশেষত ইহাদের প্রেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের সচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্যাণ্ড দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইড ইহারা যেন তাঁহার দয়াদ্বলৈ সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অছিমন্দিও উম্পত প্রকৃতির যুবক। সে বলিল, প্রাণ যাইবে তব্ব আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না। উভয় পক্ষে ভারি যুম্প বাধিয়া উঠিল।

অছিমন্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বার বার করিয়া ব্ঝাইল, জমিদারের সহিত কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এতদিন ধাঁহার অন্গ্রহে জীবন কাটিল তাঁহার অন্গ্রহের পারে নির্ভার করাই কর্তব্য, জমিদারের প্রার্থনামতো কিছ্ম ছাড়িয়া দেওয়া ধাক।

অছিমান্দ কহিল, "মা, তুমি এ-সকল বিষয় কিছুই বোঝ না।"

মকল্দমার অছিমন্দি একে একে হারিতে আরুত্ত করিল। কিল্তু যতই হার হইতে লাগিল, ততই তাহার জিদ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্বন্ধের জন্য সে সর্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জা বিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারি কিণ্ডিৎ উপহার লইরা গোপনে বিপিনবাব্র সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃন্ধা ষেন তাহার সকর্ণ মাতৃদ্ভির ন্বারা সন্দেহে বিপিনের সর্বাঙগ হাত ব্লাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভালো কর্ন। বাবা, অছিমকে তুমি নন্ট করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হন্তেই সমর্পণ করিলাম— তাহাকে নিতান্তই অবশ্যপ্রতিপাল্য একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করো— সেতোমার অসীম ঐশ্বষ্বের ক্ষুদ্র এককণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুদ্র হইয়ো না বাপ।"

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্ভতাবশত বৃড়ী তাঁহার সহিত ঘরকন্না পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি মেয়েমান্য, এ সমস্ত কথা বোঝ না। যদি কিছ্ব জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।"

মির্জা বিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শানিল, সে এ বিষয় কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মাছিতে মাছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

#### তৃতীর পরিচ্ছেদ

মকম্পমা ফোজদারি হইতে দেওয়ানি, দেওয়ানি হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্ষানত চলিল। বংসর দেড়েক এমান করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমন্দি বখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমণ্ন হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাবাসত হইল।

কিন্তু ডাঙার বাঘের মুখ হইতে যেট্কু বাঁচিল জলের কুমির তাহার প্রতি আক্রমণ করিল। মহাজন সময় ব্রিঝয়া ডিক্রীজারি করিল। অছিমন্দির যথাসর্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

সেদিন সোমবার, হাটের দিন। ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইরা উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানিই সব চেয়ে বেশি. ইলিশ মাছও বথেন্ট। আকাশ মেঘাচ্ছয় হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃণ্টির আশন্দায় বাঁশ প্রতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

ু অছিমন্দিও হাট করিতে আসিয়াছে— কিন্তু তাহার হাতে একটি প্রয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিনবাব, বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সংশা দ্বই-তিনজন লাঠিহন্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছকে হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কল্বকে কোত্হলবশত তাহার আয়বায় সদ্বন্ধে প্রশন করিতেছিলেন, এমন সময় আছমদ্দি কাটারি তুলিয়া বাঘের মতো গর্জন করিয়া বিপিনবাব্র প্রতি ছ্বিটয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাং নিরক্ষ করিয়া ফোলল— অবিলন্ধে তাহাকে প্র্লিসের হক্তে অর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনাবেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিনবাব, এই ঘটনায় মনে মনে যে খ্রিশ হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এর্প বঙ্জাতি এবং বে-আদিব অসহা। যাহা হউক, বেটা যের্প বদ্মায়েস সেইর্প তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপ্ররের মেয়েরা আজিকার ঘটনা শ্নিয়া কন্টকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, মাগো, কোথাকার বঙ্জাত হারামজাদা বেটা। তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এদিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অমহীন প্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভূলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল,— কেবল একটি বৃন্ধার কাছে প্থিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত ঘৃন্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটিরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ডেপ্নিট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নিদিন্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। ইতিপ্রে জমিদারকে কখনো সাক্ষামণ্ডে দাঁড়াইতে হয় নাই—কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোনো আপত্তি নাই।

পর্রাদন যথাসময়ে পার্গাড় পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পালকি চড়িয়া মহাসমারোহে বিপিনবাব, কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এজলাসে আজ আর লোক ধরে না। এতবড়ো হুজুক আদালতে অনেকদিন ঘটে নাই।

ষখন মকন্দমা উঠিতে আর বড়ো বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিনবাব,র কানে কানে কী একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটস্থ ইইয়া আবশ্যক আছে বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছ্ম দ্রের এক বটতলায় তাঁহার বৃন্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলৈ, হাতে হরিনামের মালা, কুশ শরীরটি যেন স্নিশ্ব জ্যোতির্মায়। ললাট হইতে একটি শাল্ত কর্ণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোন্বা এবং আঁট প্যান্টলনে লইয়া কন্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাথার পাগড়িটি নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘড়িটি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সেগন্লি শশব্যতে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবতী উকিলের বাসায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমার যাহা বক্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লাই।" বিপিনের অন্ট্রগণ কোত্হলী লোকদিগকে দুরে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেণ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।"

বিপিন বিক্ষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইজনাই আপনি কাশী হইতে এতদ্বে আসিয়াছেন? উহাদের পরে আপনার এত অধিক অন্ত্রাহ কেন।"

ক্ষণোপাল কহিলেন, "সে-কথা শ্রনিয়া তোমার লাভ কী হইবে বাপু।"

বিপিন ছাড়িলেন না— কহিলেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত রাহাণও ছিল, আপনি তাহার কিছতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান-সম্তানের জন্য আপনার এতদ্বের পর্যক্ত অধ্যবসায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমুস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।"

কৃষ্ণগোপাল কিয়ংক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রতকম্পিত অণ্যালিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্জিং কম্পিতস্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খ্রিলায়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো, অছিমন্দিন তোমার ভাই হয়, আমার প্রত্ন।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ফ্বনীর গর্ভে ?"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হাঁ বাপ্র।"

বিপিন অনেকক্ষণ স্ত্ৰ্যভাবে থাকিয়া কহিলেন, "সে সব কথা পরে হইবে এখন আপনি ঘরে চলুন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমি তো আর গ্রেছ প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অশ্রনিরোধপ্রেক কম্পিতকলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
কিন্তু এট্কু তাহার মনে উদয় হইল, সে-কালের ধর্মনিন্দা এইর্পই বটে। শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্ল্ না থাকার এই ফল।

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিড শাক্ত শ্বেতওণ্ঠাধর দীশ্তনেত্র অছিম দাই পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মালন চীর পরিয়া বাহিরে দাঁডাইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের স্রাতা।

ডেপন্টি ম্যাজিস্টেটের সহিত বিপিনের বন্ধ্র ছিল। মকন্দমা একপ্রকার গোল-মাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অছিমও অল্পদিনের মধ্যে প্রবাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সে-ও ব্যঝিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মকন্দমার সময় কৃষ্ণগোপাল আসিয়াছিলেন সে-কথা রাষ্ট্র হইতে বিক্রন্থ হইল না। সকলেই নানা কথা কানাকানি করিতে লাগিল। স্ক্রাব্রিখ উকিলের ব্যাপারটা সমস্তই অন্মান করিয়া লইল। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মান্ব করিয়াছিলেন। সেবরাবরই সন্দেহ করিত, কিল্টু এতদিনে সম্পূর্ণ ব্রিক্তে পারিল যে, ভালো করিয়া অন্বসন্থান করিলে সকল সাধ্ই ধরা পড়ে। যিনি বত মালা জপ্রন প্থিবীতে আমার মতোই সব বেটা। সংসারে সাধ্ অসাধ্র মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধ্রা কপট আর অসাধ্রা অকপট। যাহা হউক কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়াধর্ম মহত্ত্ব মে কাপটা ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দ্বর্বোধ সমস্যার প্রণ হইল এবং কী ব্রক্তি অন্বসারে জানি না. তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন ক্লম্ব হইতে লঘ্র হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

অগ্রহায়ণ ১৩০০

## খাতা

লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে করলা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে—জল পড়ে, পাতা নড়ে।

তাহার বউঠাকুরানীর বালিশের নিচে 'হরিদাসের গ্রুতকথা' ছিল, সেটা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেনসিল দিয়া লিখিয়াছে— কালো জল, লাল ফুল।

বাড়ির সর্বদাব্যবহার্য ন্তন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথিনক্ষত্র খুব বড়ো বড়ো অক্ষরে একপ্রকার লুক্ত করিয়া দিয়াছে।

বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাখরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে— লেখাপড়া করে ষেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই। এ প্রকার সাহিত্যচর্চায় এ পর্যন্ত সে কোনোপ্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে একদিন একটা গ্রন্তর দ্বর্ঘটনা ঘটিল।

উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগজে সর্বদাই লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্তা শ্রনিলে তাহার আত্মীয়ন্বজন কিংবা তাহার পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশীল বলিয়া কখনো সন্দেহ করে না। এবং বাস্তবিকও সে যে কোনো বিষয়ে কখনো চিন্তা করে এমন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু সে লেখে; এবং বাংলার অধিকাংশ পাঠকের সংগ্রু তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে রুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে কতকগন্ত্রি গ্রের্তর শ্রম প্রচলিত আছে, সেগ্রালি গোবিন্দলাল যান্ত্রির কোনো সাহাষ্য অবলম্বন না করিয়াও কেবলমান্ত রোমাণ্ডলনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডনপূর্বক একটি উপাদের প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।

উমা একদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল—গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়। গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের প্রবেশ-পাঠকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিল তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু দাদার জোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পাবিশিট পেনসিল, আদ্যোপানত মসীলিশ্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহুবন্ধসন্তিত বংসামান্য লেখ্যোপকরণের পর্নজি কাড়িয়া লইল। অপমানিতা বালিকা তাহার এতাদৃশ গরেরতর লাঞ্ছনার কারণ সম্পূর্ণ ব্রবিতে না পারিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিতহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর গোবিন্দলাল কিন্তিং অনুতংতচিত্তে উমাকে তাহার লানিত সামগ্রীগানিল ফিরাইয়া দিল এবং উপরন্তু একখানি লাইন-টানা ভালো বাঁধানো খাতা দিয়া বালিকার হৃদয়বেদনা দূরে করিবার চেষ্টা করিল।

উমার বয়স তথন সাত বংসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাগ্রিকালে উমার বালিশের নিচে ও দিনের বেলা সর্বদা তাহার কক্ষে ক্লোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

ছোটো বেণীটি বাঁধিয়া ঝি সণ্টেগ করিয়া যখন সে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সণ্টেগ সংখ্যে যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারও বিস্ময়, কাহারও লোভ, কাহারও বা শ্বেষ হইত।

প্রথম বংসরে অতি যত্ন করিয়া খাতায় লিখিল—পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল। শয়নগ্রের মেঝের উপরে বসিয়া খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বর করিয়া পড়িত এবং লিখিত। এমনি করিয়া অনেক গদ্য পদ্য সংগ্রহ হইল।

শ্বিতীয় বংসরে মধ্যে মধ্যে দ্বটি-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল; অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারবান— ভূমিকা নাই, উপসংহার নাই। দ্বটা-একটা উন্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতায় কথামালার ব্যাঘ্র ও বকের গলপটা যেখানে কাপি করা আছে, তাহার নিচে এক জায়গায় একটা লাইন পাওয়া গেল, সেটা কথামালা কিংবা বর্তমান বঙ্গাসাহিত্যের আর কোথাও ইতিপ্রের্ব দেখা যায় নাই। সে লাইনটি এই—যশিকে আমি খ্র ভালোবাসি।

কেহ না মনে করেন আমি এইবার একটা প্রেমের গলপ বানাইতে বাসিয়াছি। যশি পাড়ার কোনো একাদশ কিংবা দ্বাদশবধীর বালক নহে। বাড়ির একটি প্রোতন দাসী, তাহার প্রকৃত নাম যশোদা।

কিন্তু যশির প্রতি বালিকার প্রকৃত মনোভাব কী এই এক কথা হইতে তাহার কোনো দঢ়ে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দ্ব-পাতা অন্তরে প্রের্বান্ত কথাটির স্কুপন্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একটা-আধটা নয়, উমার রচনায় পদে পদে পরেস্পরবিরোধিতা দোষ লক্ষিত হয়। একস্থলে দেখা গেল— হরির সংগে জন্মের মতো আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।) তার অনতিদ্রেই এমন কথা আছে যাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মতো প্রাণের বন্ধ্ব তাহার আর ত্রিভূবনে নাই।

তাহার পরবংসরে বালিকার বয়স যখন নয় বংসর, তখন একদিন সকালবেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখা-পড়া কিঞ্চিং শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব তার মনে কিছ্মান্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজন্য পাড়ার লোকেরা তাকে ধন্য ধন্য করিত এবং গোবিন্দলাল তাহার জন্করণ করিতে চেন্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসি শাড়ি পরিয়া ঘোমটার ক্ষুদ্র মুখখানি আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশ্ববাড়ি গেল। মা বলিয়া দিলেন, "বাছা, শাশ্বড়ীর কথা মানিয়া চলিস, ঘরকল্লার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিসনে।"

গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন, "দেখিস, সেথানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াসনে; সে তেমন বাড়ি নয়। আর প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবরদার কলম

চালাসনে।"

বালিকার হংকম্প উপস্থিত হইল। তখন ব্রিঅতে পারিল, সে বেখানে যাইতেছে, সেখানে কেহ তাহাকে মার্জনা করিবে না। এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে, অপরাধ বলে, ব্রটি বলে, তাহা অনেক ভর্ণসনার পর অনেকদিনে শিখিয়া লইতে হইবে।

সেদিন সকালেও সানাই বাজিতেছিল। কিন্তু সেই ঘোমটা এবং বেনারসি শাড়ি এবং অলংকারে মন্ডিত ক্ষ্রে বালিকার কন্দিত হৃদয়ট্রকুর মধ্যে কী হইতেছিল তাহা ভালো করিয়া বোঝে এমন একজনও সেই লোকারণ্যের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

ষশিও উমার সংগে গেল। কিছ্বদিন থাকিয়া উমাকে শ্বশ্রবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমনি কথা ছিল।

শ্বেহশীলা যাঁশ অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সংগ লইয়া গিয়াছিল। এই খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটি অংশ; তাহার অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের ন্দেহমর স্মৃতিচিহ্ন; পিতামাতার অৎকস্থলীর একটি সংক্ষিত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গৃহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাবরোচক একট্রখানি স্নেহমধ্র স্বাধীনতার আস্বাদ।

শ্বশ্রবাড়ি গিয়া প্রথম কিছ্র্দিন সে কিছ্রই লেখে নাই, সময়ও পায় নাই। অবশেষে কিছ্রদিন পরে যশি তাহার পর্বেস্থানে চলিয়া গেল।

সেদিন উমা দ্বপুরবেলা শয়নগ্রের দ্বার রুদ্ধ করিয়া টিনের বাক্স হইতে খাতাটি বাহির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল— যশি বাড়ি চলে গেছে আমিও মার কাছে যাব।

আজকাল চার্পাঠ এবং বোধোদয় হইতে কিছ্ কাপি করিবার অবসর নাই, বোধ করি তেমন ইচ্ছাও নাই। স্তরাং আজকাল বালিকার সংক্ষিপত রচনার মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ নাই। প্রেশ্ত পদটির পরেই দেখা যায় লেখা আছে—দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তাহলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না।

শ্বনা যায়, উমার পিতা উমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বাড়ি আনিতে চেল্টা করেন।
কিল্ফু গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সংগে যোগ দিয়া তাঁহার প্রতিবন্ধক হয়।

গোবিন্দলাল বলে, এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে মাঝে পতিগৃহ হইতে প্রোতন পিতৃদ্দেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনথ কি বিক্ষিণত করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশে বিদ্রুপে জড়িত এমন স্নুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল যে, তাহার একমতবতী সকল পাঠকেই উত্ত রচনার অকাট্য সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

লোকমন্থে সেই কথা শন্নিরাই উমা তাহার খাতার লিখিয়াছিল দাদা, তোমার দ্টি পায়ে পাড়, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।

একদিন উমা স্বার রুম্ধ করিয়া এমনি কী একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতার

লিখিতেছিল। তাহার ননদ তিলকমঞ্জরীর অত্যন্ত কৌত্হল হইল— সে ভাবিল বউদিদি মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কী করে দেখিতে হইবে। স্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপ্রের কখনোই সরস্বতীর এর্প গোপন সমাগম হয় নাই।

তাহার ছোটো কুনকমঞ্জরী, সে-ও আসিয়া একবার উকি মারিয়া দেখিল। তাহার ছোটো অনশ্যমঞ্জরী, সে-ও পদার্শন্তির উপর ভর দিয়া বহুক্তে ছিদ্র-পথ দিয়া রুম্বগুহের রহস্য ভেদ করিয়া লইল।

উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটি পরিচিত কশ্ঠের খিলখিল হাসি শ্নিতে পাইল। ব্যাপারটা ব্রিকতে পারিল, খাতাটি তাড়াতাড়ি বাক্সে বন্ধ করিয়া লম্জায় ভয়ে বিছানায় মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইরা বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশ্না আরম্ভ হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গ্রহধর্ম রক্ষা করা দার হইয়া উঠিবে।

তা ছাড়া বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি স্ক্ষ্মতত্ব নির্ণষ করিয়াছিল। সে বলিত, স্থাশন্তি এবং প্রংশন্তি উভয় শন্তির সম্মিলনে পবিত্র দান্পত্যশন্তির উল্ভব হয়; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্থাশন্তি পরাভূত হইয়া একান্ত প্রংশন্তির প্রাদ্রভাব হয়, তবে প্রংশন্তির সহিত প্রংশন্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শন্তির উৎপত্তি হয় যন্দ্বারা দান্পত্যশন্তি বিনাশশন্তির মধ্যে বিলীন্সন্তা লাভ করে, স্মৃতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে যথেষ্ট ভর্ণসনা করিল এবং কিঞ্চিৎ উপহাসও করিল— বলিল, "শামলা ফরমাশ দিতে হইবে, গিল্লী কানে কলম গ্রাইজিয়া আপিসে যাইবেন।"

উমা ভালো ব্রিকতে পারিল না। প্যারীমোহনের প্রবন্ধ সে কখনো পড়ে নাই এই জন্য তাহার এখনও ততদ্র রসবোধ জন্মে নাই। কিন্তু সে মনে মনে একানত সংকুচিত হইয়া গেল—মনে হইল প্রিবী ন্বিধা হইলে তবে সে লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

বহুদিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু একদিন শরংকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিখারিনী আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। একে শরংকালের রোদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না; কিল্ডু লিখিতে শিখিয়া অবধি এমনি তাহার অভ্যাস হইয়াছে যে, একটা গান শ্রনিলেই সেটা লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আজ কাঙালি গাহিতেছিল—

প্রবাসী বলে উমার মা,
তার হারা তারা এল ওই।
শ্বনে পার্গালনীপ্রায়, অর্মান রানী ধার,
কই উমা বলি কই।
কে'দে রানী বলে, আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা করি কোলে।

অমনি দ্বাহ্ব পসারি, মায়ের গলা ধরি অভিমানে কাঁদি রানীরে বলে— কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।

অভিমানে উমার হৃদর পূর্ণ হইয়া চোখে জল ভরিয়া গেল। গোপনে গায়িকাকে 
ভাকিয়া গৃহন্দ্বার রুখে করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরুভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনজ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রযোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "বউদিদি, কী করছ আমরা সমস্ত দেখেছি।"

তখন উমা তাড়াতাড়ি ন্বার খ্রিলয়া বাহির হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "লক্ষ্মী ভাই, কাউকে বলিসনে ভাই, তোদের দুটি পায়ে পড়ি ভাই—আমি আর করব না আমি আর লিখব না।"

অবশেষে উমা দেখিল, তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। তখন সে ছ্রটিয়া গিয়া খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ননদীরা অনেক বল প্রয়োগ করিয়া সেটা কাড়িয়া লইবার চেণ্টা করিল, কৃতকার্য না হইয়া অনঙ্গ দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গশ্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমন্দ্রস্বরে বলিল, "খাতা দাও।" আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরও দুই-এক স্বুর গলা নামাইয়া কহিল, "দাও।"

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অন্নয়দ্ণিটতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লানিঠত হইয়া পড়িল।

প্যারীমোহন থাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগ্রালি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল; শ্রনিয়া উমা প্থিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিখ্যনে বন্ধ করিতে লাগিল; এবং অপর তিনটি বালিকা-শ্রোতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই। প্যারীমোহনেরও স্ক্রাতত্ত্বকণ্টবিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতেষী কেহ ছিল না।

# অনধিকার প্রবেশ

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবী-বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বালল "পারিব" আর-একটি বালক বালল "কখনোই পারিবে না"।

কাজটি শর্নিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার ব্তান্ত আর-একট্র বিশ্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচম্পতির বিধবা দ্বা জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচম্পতি উপাধি প্রাশ্ত হইয়াছিলেন পত্নীর নিকটে একদিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো পশ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিরাছিল, কারণ, তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতির্পে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি নীরবে, অতি বড়ো প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়েশরীর তীক্ষানাসা প্রথরবৃদ্ধি দ্বীলোক। তাঁহার দ্বামী বর্তমানে তাঁহাদের দেবান্তর সম্পত্তি নষ্ট হইবার জাে হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমাসরহদ্দ দ্বির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্থালোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌর্বের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সংগী কেহ ছিল না। স্থালোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরিনন্দা, ছোটো কথা বা নাকি কাল্লা তাঁহার অসহ্য ছিল। প্রব্বেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লীবাসী ভদুপ্রব্বদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলসাকে তিনি একপ্রকার নীরব ঘৃণাপ্র্ণ তীক্ষ্য কটাক্ষের ন্বারা ধিক্কার করিয়া ষাইতে পারিতেন ষাহা তাহাদের স্থলে জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলর্পে ঘ্ণা করিবার এবং সে ঘ্ণা প্রবলর্পে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রোঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে বাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দণ্ধ করিয়া ঘাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমসত ক্রিয়াকমে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হসত ছিল। সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গোরবের স্থান বিনা চেন্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধান-পদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমান্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিম্পহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমেরই মতো ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লণ্ডন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদন্তের ন্যায় পল্লীর মুক্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি দ্রাতৃষ্পত্র তাঁহার গৃহে মান্ত্র হইত। প্রের্থ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনো প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নন্ট ইইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়োটির বরস আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সন্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই স্থ্বাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রম দেন নাই। অন্য স্বীলোকের ন্যায় কিশোর নবদন্পতির নব প্রেমান্গমদ্শ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ল্লাভুপত্রে বিবাহ

করিরা অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যার আলস্যভরে ঘরে বিসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে, এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, "পর্নলিন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ কর্ক, তার পরে বধ্ ঘরে আনিবে।" পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়নালীর সর্বাপেক্ষা যপ্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমান্ত নুটি হইতে পারিত না। প্র্কেক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভর করিত। প্রের্ব এক সময় ছিল যখন দেবতার বরান্দ দেবতা প্রেরা পাইতেন না। কারণ, প্রেক্ষক ঠাকুরের আর-একটি প্রজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল; তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দ্বশ্ব ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজকালা জয়কালীর শাসনে প্রজার যোলো আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতাগণকে অন্য জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার ষত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাণ্গণিট পরিষ্কার তক্তক্ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমার নাই। একপাশ্বে মণ্ড অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শ্বুষ্পর পড়িবামার জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুর-বাড়িতে পারিপাটা পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমার ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা প্রে ল্বুকাচুরি খেলা উপলক্ষ্যে এই প্রাণ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগিশশ্ব আসিয়া মাধবীলতার বন্ধলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে স্ব্যোগ নাই। পর্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাণ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষ্মাতুর ছাগিশশ্বকে দন্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমান্দ্রীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাণগণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালার একটি যবনকরপক-কুক্ট্মাংস-লোল্প ভগিনীপতি আত্মীয়-সন্দর্শন উপলক্ষ্যে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অংগনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীর আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতার্পে প্রতীয়মান হইত।

জরকালী আর সর্বাই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপ্র্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একানত-র্পে জননী, পত্নী, দাসী—ইহার কাছে তিনি সতর্ক, স্কোমল, স্কুদর এবং সম্প্র্ণ অবনম। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মৃতিটি তাহার নিগ্রে নারী-স্বভাবের একমান্ত চরিতার্থাতার বিষয় ছিল। ইহাই তাহার স্বামী, প্রু, তাহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা ব্রিঝবেন, যে-বালকটি মন্দিরপ্রাণ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ দ্রাতৃষ্পত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত, তথাপি তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতি শাসনের ৰশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেথানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লণ্ডন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চণ্ডল

হইয়া থাকিত। জনশ্রতি আছে, বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইর্প ছিল।

জয়কালী তথন মাতৃদেনহমিশ্রিত ভত্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দ্বিউ নিবন্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলে।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল, নিশ্নশাখার ফ্লগ্নিল প্জার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মণ্ডে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দ্টি-একটি বিকচোল্ম্থ কুড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহ্ব প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেন্টার ভরে জীর্ণ মণ্ড সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আগ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছ্বটিয়া আসিয়া তাঁহার প্রাতুম্প্রাটির কীর্তি দেখিলেন, সবলে বাহ্ব ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেন্ট লাগিয়াছিল, কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা ষায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেই জন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মৃহ্মুহ্ সবলে বিষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দ্ব অপ্রশাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে র্ম্থ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিম্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শ্রনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অন্নয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গালল না। ঠাকুরানীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষ্মিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে, বাড়িতে এমন দ্বঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মণ্ডসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া প্রনর্বার মালাহস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছ্কুল পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, "ঠাকুরমা, কাকাবাব্য ক্ষ্মধায় কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে কিছ্ম দুধ আনিয়া দিব কি?"

জয়কালী অবিচলিত মৃথে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। আদ্রবতী কুটীরের কক্ষ হইতে নলিনের কর্ণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হইয়া উঠিল—অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছবাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধর্নিত হইতে লাগিল।

নলিনের আতর্কিণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর-একটি জীবের ভীত কাতরধর্নি নিকটে ধর্নিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মন্বেয়র দ্রবতী চীংকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্ম্বস্থ পথে একটা তুম্ল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাণ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূপর্যস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকশ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। ব্রিঝলেন, অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনোক্রমে পলায়ন করিয়া প্রনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাণ্গণে নামিয়া আসিলেন।

্লতাকুঞ্জের নিকট প্রনরায় ডাকিলেন, "নলিন!"

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মালিন শ্কর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রম লইয়াছে। ষে লতাবিতান এই ইন্টকপ্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিণত প্রতির্প, বাহার বিকশিত কুস্মুমজ্ঞরীর সৌরভ গোপীব্নের স্বান্ধ নিশ্বাস ক্ষরণ করাইয়া দের এবং কালিন্দীতীরবতী স্থাবিহারের সৌন্দর্যস্বন্দ জাগ্রত করিয়া তোলে— বিধবার সেই প্রাণাধিক বত্নের স্বাপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

প্রজার ব্রাহমণ লাঠি হস্তে তাডা করিয়া আসিল।

জয়কালী তংক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুম্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই স্রাপানে-উন্মন্ত ডোমের দল মন্দিরের স্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশ্রর জন্য চীংকার করিতে লাগিল।

জরকালী রুম্থম্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিসূনে।"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশ্রিচ জন্তুকে আশ্রয় দিবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষ্মন্ত পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষ্মন্ত দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষ্ম্ব্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ ১৩০১

# মেঘ ও রৌদ্র

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রবিদনে বৃষ্টি ইইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ন্লান রোদ্র ও খণ্ড মেছে মিলিয়া পরিপকপ্রায় আউশ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্যায়ক্রমে আপন আপন স্কৃষির্ঘ তুলি ব্লাইয়া যাইতেছিল; স্কৃবিস্তৃত শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উম্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়া-প্রলেপে গাঢ় স্কিণ্ধতায় অষ্কিত ইইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশরঙ্গাভূমিতে মেঘ এবং রোদ্র, দ্বইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল তখন নিন্দে সংসাররঙ্গাভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের পট উত্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটি মাত্র ঘর পাকা, এবং সেই ঘরের দুই পাশ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইন্টকের প্রাচীর গ্র্টিকতক মাটির ঘর বেন্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জানলা দিয়া দেখা যাইতেছে, একটি ম্বাপ্রেষ খালি গায়ে তন্তপোষে বিসয়া বামহন্তে ক্ষণে ক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীক্ষ এবং মশক দ্র করিবার চেন্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে বই

লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ভূরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গ্রুটিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওয়া জানলার সম্মুখ দিয়া বারন্বার যাতায়াত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পণ্টই বোঝা যাইতেছিল, ভিতরে যে মানুষটি তৃত্তপোষে বসিয়া বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—এবং কোনোমতে সে তাহার মনোষোগ আকর্ষণপ্রক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে, 'সম্প্রতি কালো জাম খাইতে আমি অত্যন্ত বাসত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহামার করি না।'

দন্তাগ্যক্তমে, খরের ভিতরকার অধ্যয়নশীল প্রর্বটি চক্ষে কম দেখেন, দ্র হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত স্তরাং অনেকক্ষণ নিজ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্তে কালো জামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্ধের নিকটে অভিমানের বিশন্দ্ধতা রক্ষা করা এতই দ্রহুহ।

ষখন ক্ষণে ক্ষণে দুই-চারিটা কঠিন আঁটি ষেন দৈবক্তমে বিক্ষিপত হইয়া কাঠের দরজার উপর ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত প্রুর্ষটি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগুল নিবিষ্টভাবে অণ্ডল হইতে দংশনযোগ্য স্পুক কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষ্টি দ্রুক্ণিত করিয়া বিশেষ চেষ্টাসহকারে নিরীক্ষণপ্রক বালোকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানলার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে ডাকিল, "গিরিবালা!"

গিরিবালা অবিচলিত ভাবে নিজের অণ্ডলের মধ্যে জামপরীক্ষাকার্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপন-মনে এক-এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবাপুরুষের ব্রিতে বাকি রহিল না যে, কোনো-একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দশ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?" গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগ্রিল গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং য্বাপ্রেষের দৈনিক বরান্দ। কী জানি, সে কথা কিছ্তুতেই আজ গিরিবালার ক্ষরণ হইল না, তাহার বাবহারে প্রকাশ পাইল ষে, এগ্রিল সে একমাত্র নিজের জনাই আহরণ করিয়াছে। কিন্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কী অর্থ পরিষ্কার ব্রুঝা গেল না। তখন প্রের্ঘট কাছে আসিয়া ভাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া ষাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে সহসা অপ্র্রুজলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভৃতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুর্টিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চণ্ডল রোদ্র এবং চণ্ডল মেঘ বৈকালে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ধারণ করিরাছে। শুদ্র ক্ষণিত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে সত্পাকার হইরা পড়িয়া আছে এবং অপরাহের অবসম্প্রায় আলোক গাছের পাতার, প্র্করিণীর জলে এবং বর্ষাস্নাত প্রকৃতির প্রত্যেক অন্ধে প্রত্যুগে ঝিক্ঝিক্ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানলার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা প্রুর্ঘিট বসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে এবেলা বালিকার অঞ্চলে জাম নাই

এবং যুরকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গ্রেত্র এবং নিগড়ে প্রভেদও কিছ্র কিছ্র ছিল।

এবেলাও বালিকা কী বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ স্থানে আসিয়া ইতস্তত করিতেছে বলা কঠিন। আর যাহাই আবশ্যক থাক্, ঘরের ভিতরকার মান্যটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোনোমতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ পার না। বরণ্ড বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে, সকাল বেলায় যে জাম- গ্লা ফেলিয়া গেছে বিকালবেলায় তাহার কোনোটার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না।

কিল্পু অন্ধ্র না বাহির হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি গ্রেত্র কারণ এই ছিল যে, ফলগর্নি সম্প্রতি য্বকের সম্মুখে তক্তপোষের উপর রাশীকৃত ছিল; এবং বালিকা যখন ক্ষণে অবনত হইয়া কোনো একটা অনিদেশ্য কালপনিক পদার্থের অন্সম্পানে নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে একটি একটি জাম নির্বাচন করিয়া সয়ত্বে আহার করিতেছিল। অবশেষে যখন দ্রটো-একটা আঁটি দৈবক্তমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন কি, পায়ের উপরে আসিয়া পড়িল তখন গিরিবালা ব্রিতে পারিল, যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লাইতেছে। কিল্তু এই কি উচিত! যখন সে আপনার ক্ষ্রত্র হদয়ট্রকুর সমস্ত গর্ব বিসর্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খ্রিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দ্রুর্হ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠ্রতা নহে। ধরা দিতে আসিয়াছে, এই কথাটা ধরা পড়িয়া বালিকা যখন ক্রমণ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অন্সম্পান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকলেবেলাকার মতো এবেলাও বালিকা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার বহু চেণ্টা করিল, কিন্তু কাঁদিল না। বরণ্ঠ রক্তবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমায় বাহ্য আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লোহগরাদেবেণ্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘরোদ্রের খেলা ষেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দর্ঘট প্রাণীর খেলাও তেমনি সামান্য তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার আকাশে মেঘরোদের খেলা ষেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে কিন্তু খেলার মতো দেখিতে মাত্র, তেমনি এই দুটি অখ্যাতনামা মনুষ্যের একটি কর্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে ভচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা ভচ্ছ নহে। যে বৃন্ধ বিরাট অদুণ্ট অবিচলিত গুম্ভীরমুখে অনুশুকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে সেই বৃন্ধই বালিকার এই সকালবিকালের তুচ্ছ হাসিকানার মধ্যে জীবনব্যাপী স্থদ্রংখের বীজ অধ্করিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান বড়োই অর্থাহীন বলিয়া বোধ হইল। কেবল দর্শকের কাছে নহে, এই ক্ষ্মন্ত নাট্যের প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এই বালিকা কেন যে একদিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে, কোনোদিন বা দৈনিক বরান্দ বাড়াইয়া দেয়. কোনোদিন বা দৈনিক বরান্দ একেবারেই বন্ধ করে. তাহার কারণ খ্রিজয়া পাওয়া সহজ নহে। এক-একদিন সে যেন তাহার সমুস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপূন্য এক্স করিয়া যুবকের সল্ভোষসাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার এক-একদিন তাহার সমস্ত ক্ষ্মে শক্তি তাহার সমস্ত কাঠিনা একত্র সংহত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। বেদনা দিতে না পারিলে তাহার কাঠিন।

শ্বিগন্ত বাড়িয়া উঠে; কৃতকার্য হইলে সে কাঠিন্য অন্তোপের অশ্রব্জলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই তুচ্ছ মেঘরোদ্র-খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত্ত করা যাইতেছে।

#### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষ্মর চাষ, মিখ্যা মকন্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভ্ষণ এবং গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসন্ক্য বা উৎকণ্ঠার কোনো বিষয় নাই। কারণ, গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্যবিকশিত এম-এ বি-এল। উভরে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এককালে নিজগ্রামের পর্ত্তনিদার ছিলেন। এখন দ্বরবস্থার পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগনায় তাঁহাদের বাস সেই পরগনারই নায়েবি স্তরাং তাঁহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভ্ষণ এম-এ পাশ করিয়া আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছ্বতেই কোনো কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দ্বটো কথা বলা, সেও তাঁহার ন্বারা হইয়া উঠে না। চোথে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই দ্রুকুঞ্চিত করিয়া দ্বিউপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔন্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসম্বের মধ্যে আপন-মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পাল্লীগ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্ধার মতো দেখিতে হয়। শাশভূষণের বাপ যখন বিস্তর চেন্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকর্মণ্য প্রাটিকে পাল্লীতে তাঁহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্যে নিয়োগ করিলেন তখন শাশভূষণকে পাল্লীবাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরও একটা কারণ ছিল; শান্তিপ্রিয় শাশভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দ্বঃসহ অহংকার জ্ঞান করিয়া কিছ্বতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর ষতই উপদূব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোষের উপর কতকগর্নল বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বাঁসয়া থাকিতেন; যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই তো ছিল তাঁর কাজ, বিষয় কী করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং প্রেই আভাসে বলা গিয়াছে, মান্বের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা স্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মৄঢ় ভণ্নীটিকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিত, প্থিবীর আকার কির্প; কোনো দিন বা প্রশ্ন করিত, সূর্ব বড়ো না প্থিবী বড়ো— সে যখন ভূল বলিত তখন তাহার প্রতি বিপ্লে অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য প্থিবী অপেক্ষা বৃহৎ, এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিম্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে

সাহস করিয়া প্রকাশ করিত, তবে তাহার ভাইরা তাহাকে ন্বিগণে উপেক্ষাভরে কহিত, "ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শ্রনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ নির্ব্তর হইয়া যাইত, ম্বিতীয় আর-কোনো প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বোধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড়ো ইচ্ছা করিত, সেও দাদাদের মতো বই লইয়া পড়ে। কোনো-কোনোদিন সে আপন ঘরে বিসয়া কোনো-একটা বই খ্লিয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উলটাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অক্ষরগ্রিল কী ষেন এক মহারহস্যালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্থের উপরে ইকার ঐকার রেফ উচাইয়া পাহারা
দিত, গিরিবালার কোনো প্রশ্নের কোনোই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার
ব্যাঘ্র শ্লাল অন্ব গর্দভের একটি কথাও কোত্হলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস
করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগ্রিল লইয়া মৌনরতের মতো
নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথার কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্জরী ষেমন দুভেণ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভ্ষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইর্প ছিল। লোহার গরাদে দেওয়া রাস্তার ধারের ছোটো বিসবার ঘরটিতে ব্বক একাকী তন্তপোষের উপর প্রস্তকে পরিবৃত হইয়া বিসয়া থাকিত। গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এই নতপূষ্ঠ পাঠনিবিষ্ট অম্ভূত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, প্রস্তকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে দ্থির করিত, শশিভ্ষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিম্বান। তদপেক্ষা বিসময়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছ্ইছিল না। কথামালা প্রভৃতি প্রথবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপ্রস্তকগ্রনি শশিভ্ষণ যে নিঃশেষপূর্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত ছিল না। এইজন্য, শশিভ্ষণ যথন প্রস্তকের পাত উলটাইত সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অর্বাধ নিশ্র করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিক্ষায়মণন বালিকাটি ক্ষীণদৃণ্টি শশিভূষণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শশিভূষণ একদিন একটা ঝক্ঝকে বাধানো বই খ্লিয়া বলিল, "গিরিবালা, ছবি দেখবি আয়।" গিরিবালা তংক্ষণাৎ দৌডিয়া পালাইয়া গেল।

কিন্তু পর্রদিন সে প্নবর্ণার ডুরে কাপড় পরিয়া সেই গ্রাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইর্প গুল্ভীর মৌন মনোযোগের সহিত শাশভূষণের অধ্যয়নকার্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শাশভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেণী দ্বলাইয়া উধ্বশ্বাসে ছ্বিটয়া পালাইল।

এইর্পে তাহাদের পরিচয়ের স্ত্রপাত হইরা ক্রমে কখন ঘনিষ্ঠতর হইরা উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভ্ষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তন্তুপোষের উপর বাঁধানো প্রতক্ষত্পের মধ্যে স্থান পাইল, ঠিক সে তারিখটা নির্ণয় করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গ্রেষণার আবশ্যক।

শশিভ্ষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরুল্ড হইল। শ্বনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাস্টার্রাট তাহার ক্ষ্মুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর, বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে—অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিয়া শ্বনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কী বৃথিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বালাহদয়ে নানা অপর্প কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষ্ব বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শ্বিনত, মাঝে মাঝে এক-একটা অত্যন্ত অসংগত প্রশন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখনো কখনো অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রসংগান্তরে গিয়া উপনীত হইত। শশিভ্যণ তাহাতে কখনো কিছ্ব বাধা দিত না—বড়ো বড়ো কাব্য সন্বন্ধে এই অতিক্ষ্ব সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শ্বিনয়া সেবিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সম্মন্দার বন্ধ।

গিরিবালার সহিত শশিভ্ষণের প্রথম পরিচয় যখন, তখন গিরির বয়স আট ছিল, এখন তাহার বয়স দশ হইয়াছে। এই দুই বংসরে সে ইংরাজি ও বাংলা বর্ণমালা শিখিয়া দুই-চারিটা সহজ বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। এবং শশিভ্ষণের পক্ষেও পল্লীয়াম এই দুই বংসর নিতানত সংগবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিল্ডু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভূষণের ভালোর্প বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম-এ বি-এলের নিকট মকদ্দমা মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত। এম-এ বি-এল তাহাতে বড়ো-একটা মনোযোগ করিত না এবং আইনবিদ্যা সম্বন্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমনভাবে বছর দ্বাকে কাটিল।

সম্প্রতি একটা অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়াছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবিতে নালিশ রয়জয় করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামশের জন্য শশিভূষণকে কিছয় বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামশি দেওয়া দয়রে থাক, শাশত অথচ দয়্ভাবে হরকুমারকে এমন গয়্টিদয়ই-চারি কথা বলিলেন যাহা তাঁহার কিছয়মাল্র মিষ্ট বোধ হইল না।

এদিকে আবার প্রজার নামে একটি মকন্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ়ে ধারণা হইল, শশিভূষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভূষণ দেখিলেন, তাঁহার খেতের মধ্যে গোরনু প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইয়ের খোলায় আগন্ন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উলটিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকন্দমা আনিবার উপক্রম করে—এমন কি, সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাক্রে তাঁহার বসতবাটীতে আগন্ন লাগাইয়া দিবে, এমন সকল জনশ্রন্তিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতি শশিভূষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পালাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েণ্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের

তাঁব, পড়িল। বরকন্দাজ কন্দেবল খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস মেথরে সমস্ত গ্রাম চণ্ডল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যায়ের অন্বতী শ্গালের পালের ন্যার সাহেবের আন্ডার নিকটে শব্দিত কোত্হল সহকারে ঘ্রিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মার্গি আন্ডা ছত দা্শ জোগইতে লাগিলেন। জয়েন্ট্ সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক নায়ের মহাশয় তদপেক্ষা অনেক বেশি অক্ষার্মচিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুকুরের জন্য একেবারে চার সের ঘাত আদেশ করিয়া বিসল তখন দা্র্গহ্বশত সেটা তাঁহার সহ্য হইল না—মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুত্তা যদিচ দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেথর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সে নায়েবের নিকট সন্ধান লইতে গিয়াছিল কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিয়া নায়েব অবজ্ঞাপ্র্বক তাহাকে সর্বলোকসমক্ষে দ্র করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এমন কি, সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুন্ঠিত হয় নাই।

একে ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেবলোকের সহজেই অসহ্য বোধ হয়, তাহার উপর তাঁহার মেথরকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে, ইহাতে ধৈর্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপরাসিকে আদেশ করিলেন, "বোলাও নায়েবকো।"

নায়েব কম্পান্বিতকলেবরে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্ব্র সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্ব্র হইতে মচ্মচ্ শব্দে বাহির হইয়া আসিয়া নারেবকে উচ্চকশ্ঠে বিজাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ট্মি কী কারণ বশটো আমার মেঠরকে ডুর করিয়াছে?"

হরকুমার শশবাসত হইয়া করযোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেথরকে দ্রে করিতে পারেন এমন স্পর্ধা কখনোই তাঁহার সম্ভবে না; তবে কি না কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুষ্পদের মধ্গলার্থে মৃদ্বভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিল্ল ভিল্ল স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে পাঠানো হইয়াছে এবং কোথায় পাঠানো হইয়াছে।

হরকুমার তৎক্ষণাৎ যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই নামীর লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সম্বর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দ্তগণ অপরাহে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল, ঘৃত সংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং মেথর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েশ্ট্ সাহেব ক্রোধে গর্জন করিয়া মেথরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্ব্র চারিধারে ঘোড়দৌড় করাও।" মেথর আর কালবিলম্ব না করিয়া চতুদিকে লোকারণ্যের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র ইইয়া গেল, হরকুমার গ্রে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ম্বং পড়িয়া রহিলেন। জমিদারি কার্য উপলক্ষ্যে নায়েবের শন্ত্র বিশ্তর ছিল; তাহারা এই ঘটনার অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল কিন্তু কলিকাতার-গমনোদ্যত শশিভূষণ যথন এই সংবাদ শ্নিলেন তখন তাহার সর্বাজ্যের রক্ত উত্তপত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পর্রাদন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; হর-কুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, "সাহেবের নামে মানহানির মকন্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লাভিব।"

্বয়ং ম্যাজিস্টেট সাহেবের নামে মকন্দমা আনিতে হইবে শ্রনিয়া হরকুমার

প্রথমটা ভীত হইয়া উঠিলেন: শশিভ্ষণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে এবং শত্র্গণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শাশভ্ষণের শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন, "বাপর, শর্নিলাম তুমি অকারণে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছ, সে তো কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার মতো একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহসকত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উন্ধার করিতে হইবে।"

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষরে অন্তরালে নিভ্ত নির্জ্জনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেণ্টা করিয়া আসিয়াছেন তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিস্টেট তাঁহার নালিশ শ্রনিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, "শশীবাব্ব, এ মকন্দমাটা গোপনে মিটমাট করিয়া ফেলিলে ভালো হয় না কি।"

শশীবাব্ টোবিলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাঁহার কুণ্ডিতন্ত্র ক্ষীণ দ্ভিট অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, "আমার মক্ষেলকে আমি এর্প পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিটমাট হইবে কী করিয়া।"

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বুঝিলেন, এই স্বল্পভাষী স্বল্পদূণিট লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, "অলরাইট্ বাব্ব, দেখা যাউক কতদ্রে কী হয়।"

এই বলিয়া ম্যাজিস্টেট সাহেব মকন্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফঃস্বল ভ্রমণে বাহির হইলেন।

এদিকে জয়েণ্ট সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, "তোমার নায়েব আমার ভূত্যদিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি, তুমি ইহার সম্টিত প্রতিকার করিবে।"

জমিদার শশব্যসত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খ্রালিয়া বলিলেন। জমিদার অত্যন্ত বিরম্ভ হইয়া কহিলেন, "সাহেবের মেথর যখন চারিসের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না। তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত।" হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনোর প ক্ষতি হইত না। নতাশরে অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, "আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দুর্ব্যুন্ধি ঘটিয়াছিল।"

জমিদার কহিলেন, "তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল।"

হরকুমার কহিলেন, "ধর্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না; ওই আমাদের গ্রামের শশী, তাহার কোথাও কোনো মকন্দমা জোটে না, সে ছোঁড়া নিতালত জোর করিয়া প্রায় আমার সন্মতি না লইয়াই এই হাণগামা বাধাইয়া বসিষাছে।"

শর্নিয়া জিমদার শশিভ্ষণের উপর অত্যন্ত ক্রন্থ হইয়া উঠিলেন। ব্রিথলেন, লোকটা অপদার্থ নব্য উকিল, কোনো ছ্রতায় একটা হ্রজ্বক তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেন্টায় আছে। নায়েবকে হ্রকুম করিয়া দিলেন, মকন্দমা তুলিয়া লইয়া ষেন অবিলন্ধে ছোটো বড়ো ম্যাজিস্টেট ব্রগলকে ঠান্ডা করা হয়।

নায়েব সাহেবের জন্য কিণ্ডিং ফলম্ল শীতলভোগ উপহার লইয়া জয়েণ্ট্
ম্যাজিস্টেটের বাসায় গিয়া হাজির হইলেন। সাহেবেক জানাইলেন, সাহেবের নামে
মকন্দমা করা তাঁহার আদৌ স্বভাববির্ন্থ; কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি
অজাতশ্মশ্র্র অপোগণ্ড অর্বাচীন উকিল তাঁহাকে একপ্রকার না জানাইয়াই
এইর্প স্পর্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং
নায়েবের প্রতি বড়ো সন্তুণ্ট হইলেন, এবং কহিলেন রাগের মাথায় নায়েববাব্কে
ভণ্ড বিঢান' করিয়া তিনি 'ডুঃখিট্' আছেন। সাহেব বাংলা ভাষার পরীক্ষায়
সন্প্রতি প্রস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধ্ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া
থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা-বাপ কখনো-বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন কখনো-বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা-বাপের দ্বঃখের কোনো কারণ নাই।

অতঃপর জয়েণ্ট্ সাহেবের সমসত ভ্তাবর্গকে বথাষোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফঃস্বলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাহার ম্বে শাশিভ্ষণের স্পর্ধার কথা শ্বনিয়া কহিলেন, "আমিও আশ্চর্ষ হইতেছিলাম যে, নায়েব বাব্বেক বরাবর ভালো লোক বালয়াই জানিতাম, তিনি যে সর্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিটমাট না করিয়া হঠাৎ মকন্দমা আনিবেন, এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এখন সমসত ব্রিষতে পারিতেছি।"

অবশেষে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শশী কন্প্রেসে যোগ দিয়াছে কি না। নায়েব অস্লানমুখে বলিলেন, হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবি বৃদ্ধিতে দপশুই বৃঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্প্রেসের চাল। একটা পাকচক্র বাধাইয়া অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্মেশের দহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্প্রেসের ক্ষুদ্র ক্লেন্সের ক্ষুদ্র চেলাগণ ল্কায়িতভাবে চতুদিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই-সকল ক্ষুদ্র কণ্টকগণকে একদমে দলন করিয়া ফোলবার জন্য ম্যাজিস্টেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বালয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টকে অত্যন্ত দুর্বল গবর্মেণ্ট বালয়া মনে মনে ধিকার দিলেন। কিন্তু কন্প্রেসওয়ালা শশিভ্ষণের নাম ম্যাজিস্টেটের মনে রহিল।

#### পঞ্চ পরিচ্ছেদ

সংসারে বড়ো বড়ো ব্যাপারগর্নাল যখন প্রবলভাবে গজাইয়া উঠিতে থাকে তখন ছোটো ছোটো ব্যাপারগর্নালও ক্ষ্মিত ক্ষ্মে শিকড়জাল লইয়া জগতের উপর আপন দাবি বিস্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূষণ যথন এই ম্যাজিস্টেটের হাণগামা লইয়া বিশেষ বাসত, যথন বিস্তৃত প্র্বিথপত্র হইতে আইন উন্ধার করিতেছেন, মনে মনে বক্তৃতায় শাণ দিতেছেন, কলপনায় সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিয়া গিয়াছেন ও প্রকাশ্য আদালতের লোকারণ্য-দ্শ্য এবং এই য্ন্থপর্বের ভাবী পর্বাধ্যায়গ্নিল মনে আনিয়া ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত ও ঘর্মান্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাঁহার ক্ষ্ম্ ছাত্রীটি তাহার ছিল্লপ্রায় চার্পাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা, বাগান হইতে কখনো ফ্ল, কখনো ফল, মাতৃভান্ডার হইতে কোনোদিন আচার, কোনোদিন নারিকেলের মিন্টান্ন, কোনোদিন পাতায়-মোড়া কেতকীকেশরস্মানিধ গৃহনিমিত খয়ের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাঁহার ম্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল, শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাশ্ড কঠোরম্তি গ্রন্থ খ্লিয়া অন্যমনস্কভাবে পাত উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বােধ হইল না। অন্য সময়ে শশিভূষণ যে-সকল গ্রন্থ পাড়তেন, তাহার মধ্য হইতে কােনাে না কােনাে অংশ গিরিবালাকে ব্যাইবার চেণ্টা করিতেন, কিন্তু ওই স্থ্লকায় কালাে মলাটের প্রতক হইতে গিরিবালাকে শ্ননাইবার যােগ্য কি দ্টো কথাও ছিল না। তা না থাক্, তাই বলিয়া ওই বইখানা কি এতই বড়াে, আর গিরিবালা কি এতই ছােটো।

প্রথমটা, গ্রন্থর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালা স্থার করিয়া, বানান করিয়া, বেণীসমেত দেহের উত্তরার্ধ সবেগে দ্বলাইতে দ্বলাইতে উচ্চৈঃস্বরে আপনিই পড়া আরশ্ভ করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চিটয়া গেল। ওটাকে একটা কুংসিত কঠোর নিষ্ঠ্যর মান্থের মতো করিয়া দেখিতে লাগিল। ওই বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দ্বর্বাধ পাতা দ্বট মান্থের ম্বের মতো আকার ধারণ করিয়া নীয়বে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোনো চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইত, তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভান্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া প্রক্রেকার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে-সকল অসংগত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শ্বনেন নাই এবং পাঠকদিগকেও শ্বনাইবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

তখন ব্যথিতহুদয় বালিকা দ্বই-একদিন চার্পাঠ হস্তে গ্রেগ্রহে গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দ্বই-একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভ্ষণের গৃহসক্ষ্ম্বতী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল, শশিভ্ষণ সেই কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগ্লার প্রতি বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন করিয়া গলাইবেন এই লোহাগ্লার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে অনভিজ্ঞ গ্রন্ধবিহারী শশিভ্ষণের ধারণা ছিল যে. প্রাকালে ডিমস্থিনীস, সিসিয়ো, বার্ক, শোরজন প্রভৃতি বাণিয়গণ বাক্যবলে যে-

সকল অসামান্য কার্য করিয়া গিয়াছেন— যের প শব্দভেদী শরবর্ষণে অন্যায়কে ছিন্নভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্ছিত এবং অহংকারকে ধ্লিশায়ী করিয়া দিয়াছেন, আজিকার দোকানদারির দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভূত্বমদগবিতি উম্পত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎসমক্ষে লাজ্জিত ও অন্ত্তুত করিবেন, তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্ষ্দ গৃহে দাঁড়াইয়া শশিভূষণ তাহারই চর্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শ্নিনয়া হাসিয়াছিলেন কি তাঁহাদের দেবচক্ষ্ব অশ্রুনিস্ত হইতেছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সত্তরাং সেদিন গিরিবালা তাঁহার দ্ভিসথে পড়িল না; সেদিন বালিকার অণ্ডলে জাম ছিল না; প্রে একবার জামের আঁটি ধরা পড়িয়া অবিধ ওই ফল সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সংকৃচিত ছিল। এমন কি, শাশভূষণ যদি কোনোদিন নিরীহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিত "গিরি, আজ জাম নেই?", সে সেটাকে গড়ে উপহাস জ্ঞান করিয়া সন্দোভে "যাঃও" বলিয়া তর্জন করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জামের আটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কোশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দ্রেয় দিকে দ্ভিক্তেশ্বপ করিয়া বালিকা উচ্চঃম্বরে বলিয়া উঠিল, "ম্বর্ণ ভাই, তুই যাস নে, আমি এখনি যাছিছ।"

প্রেষ্ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, কথাটা স্বর্ণলতা নামক কোনো দ্রবিতিনী সণিগনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত, কিন্তু পাঠিকারা সহজেই ব্রিকতে পারিবেন দ্রে কেইই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট। কিন্তু হায়, অন্ধ প্রেষের প্রতি সে লক্ষ্য দ্রুটি হৈবা গেল। শশিভ্ষণ যে শ্রিনতে পান নাই তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎস্ক—এবং সেদিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাহার অধ্যবসায় ছিল না, কারণ তিনিও সেদিন কোনো কোনো হদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্য শর সন্ধান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষ্য হস্তের সামান্য লক্ষ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাহার শিক্ষিত হস্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইর্প ব্যর্থ হইয়াছিল, পাঠকেরা সে সংবাদ প্রেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁটির একটা গুণ এই যে, একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়, চারিটি নিম্ফল হইলে অতত পশুমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিল্ড স্বর্ণ হাজার কাম্পনিক হউক, তাহাকে "এখনি যাচ্ছি" আশা দিয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। থাকিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মিতে পারে। স্তরাং সে উপায়টি যখন নিচ্ছল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলন্দের চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, দ্বর্ণনাদ্নী কোনো দুর্রাস্থিত সহচরীর সংগ লাভ করিবার অভিলাষ আন্তরিক হইলে ষেরূপে সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত, গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পূষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না: যখন নিশ্চয় ব্রঝিল কেহ আসিতেছে না তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভানাংশট্যক লইয়া একবার পাশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষ্মুদ্র আশাট্যুকু এবং শিথিলপত্র চার্মপাঠখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছি'ডিয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভ্ষণ তাহাকে যে-বিদ্যাট্যকু দিয়াছে সেট্যকু বদি সে কোনো মতে ফিরাইয়া দিতে পারিত তবে বোধ হয় পরিত্যাজ্য জামের আঁটির মতো সে-সমস্তই শশিভ্ষণের শ্বারের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল দ্বিতীয়বার শশিভ্রণের সহিত দেখা হইবার

প্রেই সে সমস্ত পড়াশ্বনা ভূলিয়া যাইবে, তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনোটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি—একটি—একটিরও না! তখন! তখন শশিভ্ষণ অত্যন্ত জব্দ হইবে।

গিরিবালার দুই চক্ষ্ম জলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভুলিয়া গেলে শশিভ্যণের যে কির্প তীর অন্তাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিং সাল্থনা লাভ করিল, এবং কেবলমাত্র শশিভ্যণের দোষে বিস্মৃতশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষাং গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি কর্ণারস উচ্ছিলিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফ্রলিয়া ফ্রলিয়া কাঁদিতে লাগিল; এমন অকারণ কারা প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে! উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না।

#### ষণ্ঠ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের আইন সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতাচর্চা কী কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মকন্দমা অকস্মাৎ মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞে অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট নিষ্কু হইলেন। একখানা মালন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেব-স্বাদিগকে নিয়মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভ্ষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরুল্ভ করিল, সে একটি অন্ধকার কোণে নির্বাসিত হইয়া অনাদ্ত বিস্মৃতভাবে ধ্লিস্তরসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বালিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়।

শশিভ্ষণ যেদিন প্রথম আইনের গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাৎ ব্যবিতে পারিলেন, গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে এই কয়দিনের ইতিহাস অলেপ অলেপ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল, একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যখন তিনি গ্রন্থ হইতে দুটি তুলিলেন না, তখন তাহার উচ্ছনাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিন্ধ একটা স্কুচসূতা বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল—মালা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল, বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশিভ্ষণের পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তন্তপোষের উপর রাখিয়া ম্লানভাবে চালিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল: কবে হইতে সে তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মুখবতী পথে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত: অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে, সেও তো আজ কিছু, দিন হইল। গিরিবালার অভিমান তো এতদিন স্থায়ী হয় না। শশিভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতব্যিধ হতকর্মের মতো দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষ্যুদ ছাত্রীটি না আসাতে তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই-চারিপাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে স্বারের অভিমুখে প্রতীক্ষাপূর্ণ দুল্টি বিক্ষিণ্ড

হইতে থাকে এবং লেখা ভণ্গ হয়।

শশিভূষণের আশৃৎকা হইল, গিরিবালার অস্থ হইয়া থাকিবে। গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন, সে আশৃৎকা অম্লক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাত্র স্থির হইয়াছে।

গিরি যেদিন চার্পাঠের ছিল্লখণ্ডে গ্রামের পাঞ্চল পথ বিকাণ করিয়াছিল তাহার পর্রাদন প্রভাবে ক্রুদ্র অগলে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দ্র্তপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া হরকুমার ভারবেলা হইতে বাহিরে বসিয়া গা খ্রালয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস?" গিরি কহিল, "গাঁশদাদার বাড়ি!" হরকুমার ধমক দিয়া কহিলেন, "গাঁশদাদার বাড়ি যেতে হবেনা, ঘরে বা!" এই বলিয়া আসল্লশ্বন্রগ্হবাস বয়ঃপ্রাশ্তকন্যার লজ্জার অভাব সম্বন্ধে বিশ্তর তিরম্কার করিলেন। সেই দিন হইতে তাহার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভগ্গ করিবার অবসর জর্টিল না। আমসত্ত্ব, কেয়াখয়ের এবং জারকনেব্ ভাশ্ডারের যথাস্থানে ফিরিয়া গোল। ব্লিট পড়িতে লাগিল, বকুল ফ্লে ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং শাখাস্থালিত পক্ষীচঞ্চ্ব্যুক্ষত স্পুক্ক কালোজামে তর্তল প্রতিদিন সমাচ্ছেল হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিলপ্রায় চার্পাঠখানিও আর নাই।

#### সক্তম পরিচ্ছেদ

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যেদিন সানাই বাজিতেছিল সেদিন অনিমন্তিত শশিভূষণ নৌকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকন্দমা উঠাইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশীকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, শশী তাঁহাকে নিশ্চয় ঘ্ণা করিতেছে। শশীর ম্থে চোথে ব্যবহারে তিনি তাহার সহস্র কাল্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকই তাঁহার অপমানব্তান্ত ক্রমশ বিক্ষাত হইতেছে, কেবল শাশিভ্বণ একাকী সেই দ্বঃক্ষাতি জাগাইয়া রাখিয়াছে মনে করিয়া তিনি তাহাকে দ্বই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে একট্খানি সলজ্জ সংকোচ এবং সেই সঞ্চো প্রবল আক্রোশের সঞ্চার হইত। শশীকৈ গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভ্ষণের মতো লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দ্রহ্ নহে। নায়ের মহাশয়ের অভিপ্রায় অনতিবিলন্দের সফল হইল। একদিন সকালবেলা প্রতকের বোঝা এবং গ্রিটদ্রইচার টিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া শশী নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিত তাঁহার যে একটি স্থের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিল্ল হইতেছে। স্কোমল বন্ধনটি যে কত দ্টভাবে তাঁহার হদয়কে বেন্টন করিয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি প্রে সম্প্রিরপে জানিতে পারেন নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বৃক্ষ চড়াগ্রিল অস্পন্ট এবং উৎসবের বাদ্যধর্নিক শীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অগ্রবান্ধে হদয় ক্ষীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল, রক্তোছ্বাসবেগে কপালের শিরাগ্রলা টন্ টন্ করিতে লাগিল এবং জগৎসংসারের সমসত দৃশ্য ছায়ানিমিত মায়ামরীচিকার মতো অত্যন্ত অস্পন্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিক্ল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেই জন্য স্লোত অন্ক্ল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে শশিভ্ষণের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

স্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্যন্ত একটি ন্তন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খ্রিলায়াছে। সেই স্টিমারটি সশব্দে পক্ষ সণ্ডালন করিয়া টেউ তুলিয়া উজানে আসিতেছিল। জাহাজে ন্তন লাইনের অলপবয়স্ক ম্যানেজার সাহেব এবং অলপসংখ্যক যাত্রী ছিল। যাত্রীদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতেও কেহ কেহ উঠিয়াছিল।

একটি মহাজনের নৌকা কিছুদ্র হইতে এই শ্চিমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেণ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরি ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমণ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর শ্বিতীয় পাল এবং শ্বিতীয় পালের উপরে ক্ষুদ্র তৃতীয় পালটা পর্যক্ত তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে স্দৃদীর্ঘ মাশ্তুল সম্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীর্ণ তরণগরাশি অটুকলম্বরে নৌকার দুই পাশ্বের্ব উন্মন্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তখন ছিল্লবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। একম্থানে শিট্মারের পথ কিণ্ডিং বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিশততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা শিট্মারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব আগ্রহভরে রেলের উপর ঝাকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার প্রণ্তম বেগ প্রাশ্ত ইয়াছে এবং শিট্মারকে হাতদ্বেক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময়ে সাহেব হঠাং একটা বন্দুক তুলিয়া শ্ব্যীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মৃহুত্বেপাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, নিট্মার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজনন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙালি হইয়া ঠিক বর্নিতে পারি না। হয়তো দিশি পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দকের গর্নির শ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্ল প্রলোভন আছে, হয়তো এই গবিত নোকাটার বস্থাপেডর মধ্যে গ্রিটকরেক ফ্রটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নোকালীলা সমাশত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে; নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একট্খানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতাট্রকু করার দর্ন সে কোনোর্প শাস্তির দারিক নহে—এবং ধারণা ছিল, বাহাদের নোকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণ সংশয়, তাহারা মান্বের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দক তুলিয়া গুলি করিল এবং নোকা ভূবিয়া গেল তখন শশিভূষণের পান্সি ঘটনাম্থলের নিকটবতী হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটি শশিভূবণ
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নোকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লাদিগকে
উম্বার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বিসয়া রন্ধনের জন্য মশলা
পিষিত্তেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী খর্বেগে বহিয়া চলিল।

শশিভ্যণের হংপিন্ডের মধ্যে উত্তপত রক্ত ফ্রটিতে লাগিল। আইন অত্যক্ত মন্দর্গতি—সে একটা বৃহৎ জটিল লোহমন্দ্রের মতো; তোল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নিবিকার ভাবে সে শান্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানব-হৃদয়ের উত্তাপ নাই। কিন্তু ক্ষ্ধার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও

রোবের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভ্যণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবামান্ত্র তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তে তাহার শাস্তিবিধান না করিলে অন্তর্বামী বিধাতাপ্রেষ্ট্রেম অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দক্ষ করিতে থাকেন। তথন আইনের কথা স্মরণ করিয়া সান্দ্রনা লাভ করিতে হৃদয় লভ্জা বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভূযণের নিকট হইতে দ্রের লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কী উপকার হইয়াছিল বলিতে পারি না কিন্তু সে যাত্রায় নিঃসন্দেহ শশিভ্যণের ভারতব্যাহির প্লীহা রক্ষা পাইয়াছিল।

মাঝিমাল্লা যাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইয়া শশী গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। নৌকায় পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উন্ধারের জন্য লোক নিয়ন্ত করিয়া দিলেন এবং মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে প্রলিসে দর্থাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বিলল, নৌকা তো মজিয়াছে, এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না। প্রথমত, পর্বালসকে দর্শনি দিতে হইবে; তাহার পর কাজকর্ম আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে আদালতে ঘ্রিতে হইবে; তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কী বিপাকে পড়িতে হইবে ও কী ফল লাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন। অবশেষে সে যখন জানিল, শাশভূষণ নিজে উকিল, আদালতখরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকন্দমায় ভবিষ্যতে খেসায়ত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল। কিন্তু শাশভূষণের গ্রামের লোক যাহারা স্টিমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে চাহিল না। তাহারা শাশভূষণেক কহিল, "মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই; আমরা জাহাজের পশ্চাৎ ভাগে ছিলাম, কলের ঘট্ঘট্ এবং জলের কল্কল্ শব্দে সেখান হইতে বন্দ্বেকর আওয়াজ শ্নিবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।"

দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিস্টেটের নিকট মকন্দমা চালাইলেন।

সাক্ষীর কোনো আবশ্যক হইল না। ম্যানেজার স্বীকার করিল যে, সে বন্দ্রক ছ্ব্ডিয়াছিল। কহিল, আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল তাহাদেরই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। সিটমার তখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল এবং সেই মৃহ্তেই নদীর বাঁকের অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বতরাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক মরিল, কি নোকাটা ভূবিল। অন্তরীক্ষে এবং প্থিবীতে এত শিকারের জিনিস আছে যে, কোনো ব্লিশ্মান ব্যক্তি ইচ্ছাপ্র্বক 'ডাটি' র্যাগ' অর্থাং মলিন বক্ষথন্ডের উপর সিকিপয়সা দামেরও ছিটাগ্রিল অপ্বায় করিতে পারে না।

বেকস্র খালাস পাইয়া ম্যানেজার সাহেব চুরট ফ্রাঁকতে ফ্রাঁকতে ক্লাবে হ্রস্ট্ খেলিতে গেল; যে লোকটা নোকার মধ্যে মশলা পিষিতেছিল নয় মাইল তফাতে তাহার মৃতদেহ ডাঙায় আসিয়া লাগিল এবং শশিভূষণ চিত্তদাহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

যেদিন ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে দ্বশ্রবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই তথাপি শশিভ্ষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল সেখানে না গিয়া কিছ্ম দ্রে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন! নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধ্নতাশরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল

বে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রে কোনোমতে একবার শশিভ্যণের সহিত্যাক্ষাং হইবে কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না যে, তাহার গ্রের অনতিদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দরোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নোকা ক্রমশ দ্রের চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছবিসত কপ্ঠে মৃহ্বুর্ব্ব গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়া নোকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইডে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশ্রালয়য়য়য়ায় আলোচনা তুলিল, শশিভ্ষণ চশমা খ্রিলয়া চোখ মর্ছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্র্দ্র গ্রে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শ্রনিতে পাইলেন! শশিদাদা!"—কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গ্রে না, সে পথে না, সে গ্রেম না— তাঁহার অগ্রজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।

#### অন্টম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ প্রনরায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা অভিম্থে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোনো কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; সেই জন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন প্র্ণবর্ষায় বাংলাদেশের চারিদিকেই ছোটো বড়ো আঁকাবাঁকা সহস্ত্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বংগভূমির শিরা উপশিরা-গ্রনি পরিপ্রণ হইয়া তর্লতা তৃণগ্লম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষ্তে দর্শদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উন্দাম উচ্ছ্যুখল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভ্ষণের নৌকা সেই সমস্ত সংকীপ বক্ত জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলম্পন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে— দেবকন্যারা যেন বাংলাদেশের তর্মলবতী আলবালগালি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নান্চিঞ্জণ বনন্ত্রী রেনিদ্র উচ্জনল হাস্যুময় ছিল, অনতিবিলন্দেই মেঘ করিয়া বৃণ্টি আরম্ভ হইল। তথন যেদিকে দৃণ্টি পড়ে সেই দিকই বিষপ্প এবং অপরিচ্ছয় দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোর্গ্বলি যেমন জলবেণিটত মলিন পণ্ডিকল সংকীণ গোষ্ঠপ্রাণ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া কর্ণনেদ্রে সহিষ্কৃভাবে দাঁড়াইয়া প্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশ আপনার কর্দমিপিচ্ছিল ঘন্সিন্ত রুশ্ধ জণ্গলের মধ্যে মুক বিষপ্পমুখে সেইর্প পাঁড়িত ভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাঘিরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে; স্বীলোকেয়া ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়্বতে সংকুচিত হইয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিন্তবন্দ্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ প্রের্বেরা দাওয়ায় বিসয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জ্বতাহন্তে ছাতিন্যথার বাহির হইতেছে— অবলা রমণীর মুদ্তকে ছাতি এই রৌদ্রুদণ্ধ বর্ষাণ্লাবিত বংগদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি ষখন কিছুতেই থামে না তখন রুষ্খ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ প্রনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জারগার একটা প্রশস্ত মোহানার মতো জারগার আসিরা শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে— সে কেবল খানার দোষে নয়, খোঁড়ার পা-টারও পড়ি-বার দিকে একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সেদিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহানার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল একপাশ্বে নৌকা চলাচলের প্রধান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্ব করিয়া থাকে এবং সেজন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বংসর এই প্রথে হঠাং জেলার পর্নলস সনুপারিশ্বেশ্ডেণ্ট বাহাদ্বরের শ্বভাগ্যন হইয়াছে। তাঁহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা প্রব হইতে পাশ্ববতী পথ নির্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মন্ম্ররচিত কোনো বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘ্রিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিন্তিং বিলন্বে এবং চেন্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল।

প্রিলস সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রম্ভবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মার্ত্রাত দেখিয়াই জেলে চারটে উধর্ব বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লা-দিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত-আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

জালের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কন্সেটবল্ পলাতক জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বিলয়া জোড়হস্তে কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। প্রিলসবাহাদ্র যথন সেই বন্দীদিগকে সংগে লইবার হ্কুম দিতেছেন, এমন সময় চনমাপরা শানভ্ষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজ্বতা চট্চট্ করিতে করিতে উধর্শবাসে প্রলিসের বোটের সন্ম্বথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্পিতস্বরে কহিলেন, "সার, জেলের জাল ছিণ্ডবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীডন করিবার তোমার কোনো অধিকার নাই।"

প্রিলিসের বড়ো কর্তা তাঁহাকে হিন্দীভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মৃহত্তে কিঞ্ছিৎ উচ্চ ডাঙা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কী হইল তিনি জানেন না। পর্নিসের থানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন তখন, বলিতে সংকোচ বোধ হয়, যের্প ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

#### নবম পরিচ্ছেদ

শশিভ্রণের বাপ উকিল ব্যারিস্টার লাগাইরা প্রথমত শশীকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকন্দমার জোগাড় চলিতে লাগিল। বে-সকল জেলের জাল নন্ট হইরাছে তাহারা শশিভ্ষণের এক প্রগনার অদতর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কথনো কখনো শশীর নিকটে তাহারা আইনের প্রামশ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভ্ষণের অপরিচিত নহে।

শশী তাহাদিগকে সাক্ষী মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভরে আন্থির হইয়া উঠিল। স্থাপরে পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয় প্রলিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে। যাহা লোকসান হইবার তাহা তো হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষীর সপিনা ধরাইয়া এ কী মুশকিল! সকলে বলিল, 'ঠাকুর, তুমি তো আমাদিগকে বিষম ফেসাদে ফেলিলে!'

বিস্তর বলা-কহার পর তাহারা সত্যকথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার বেদিন বেণ্ডের কর্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন পর্নলিস সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "নায়েববাব্, শর্নিতেছি তোমার প্রজারা পর্নলসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্কৃত হইয়াছে।"

নামেব সচকিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়? অপবিত্র জন্তজাত পত্রেদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!"

সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন, মকন্দমায় শশিভ্ষণের পক্ষ কিছ্বতেই টিকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, পর্বালস সাহেব তাহাদের জাল কাটিয়া দেন নাই, বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশস্থ গ্রুটিচারেক পরিচিত লোক সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা সে সময়ে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরষাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শশিভূষণ যে অকারণে অগ্রসর হইয়া প্রলিসের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে, তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে।

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইয়া বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিয়াছেন। কিন্তু জাল কাটিয়া দেওয়া ও জেলেদের প্রতি উপদ্রবই তাহার মূল কারণ।

এর্প অবস্থার যে, বিচারে শশিভ্ষণ শাস্তি পাইলেন তাহাকে অন্যায় বলা বাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছ্ম গ্রহতের হইল। তিন-চারিটা অভিযোগ, আঘাত, অন্ধিকার প্রবেশ, প্রলিসের কর্তব্যে ব্যাঘাত ইত্যাদি, সব কটাই তাহার বিরুদ্ধে প্রবা প্রমাণ হইল।

শশিভ্ষণ তাঁহার সেই ক্ষ্মদ্র গ্রেহ তাঁহার প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থগর্মল ফোলয়া পাঁচ বংসর জেল খাটিতে গেলেন। তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে শশিভূষণ বারম্বার নিষেধ করিলেন; কহিলেন. "জেল ভালো! লোহার বেড়ি মিখ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর, যদি সংসঞ্জের কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিখ্যাবাদী কৃতঘা কাপ্রন্বের সংখ্যা অলপ, কারণ স্থান পরিমিত—বাহিরে অনেক বেশি।"

#### দশম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার আর বড়ো কেহ ছিল না। এক ভাই বহুকাল হইতে সেন্ট্রাল প্রভিন্সে কাজ করিতেন, দেশে আসা তাঁহার বড়ো ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানেই তিনি বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সপরিবারে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিলেন। দেশে বিষয়সম্পত্তি ঘাহা ছিল নায়েব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কোশলে আত্মসাং করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ কয়েদিকে যে পরিমাণে দর্কথ ভোগ করিতে হয় দৈব-বিপাকে শশিভ্যণকে তদপেক্ষা অনেক বেশি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথাপি

দীর্ঘ পাঁচ বংসর কাটিয়া গেল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শ্ন্য হদর লইয়া শশিভূষণ কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বাধীনতা পাইলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাঁহার আর-কেহ অথবা আর-কিছ্ন ছিল না। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এত বড়ো জগৎ সংসার অত্যন্ত ঢিলা বিলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন, এই কথা ভাবিতেছেন এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম শশিভূষণ বাব, ?"

তিনি কহিলেন. "হাঁ।"

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খালিয়া তাঁহার প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কোথায় যাইতে হইবে?" সে কহিল, "আমার প্রভু আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

পথিকদের কৌত্রহলদ্ঘিপাত অসহা বোধ হওয়াতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদান্বাদ না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা কিছ্, শ্রম আছে। কিন্তু একটা কোনো দিকে তো চলিতে হইবে— নাহয় এমনি করিয়া শ্রম দিয়াই এই নৃতন জীবনের ভূমিকা আরম্ভ হউক।

সেদিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশমর পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল; পথের প্রান্তবতী বর্ষার জলপ্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চণ্ডল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়া ছিল এবং তাহার অদ্রবতী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষ্ক গুর্ণিযন্ত্র ও খোলকরতাল যোগে গান গাহিতেছিল—

এসো এসো ফিরে এসো—নাথ হে, ফিরে এসো! আমার ক্ষ্মিত তৃষিত তাপিত চিত, ব'ধ্ব হে, ফিরে এসো!

গাড়ি অগ্রসর হইয়া চলিল, গানের পদ জমে দরে হইতে দ্রতর হইয়া কানে প্রথমেশ করিতে লাগিল—

> ওগো নিষ্ঠ্র, ফিরে এসো হে! আমার কর্ণ কোমল, এসো! ওগো সজলজলদিনিশ্যকানত স্কুদর, ফিরে এসো!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফর্টতর হইয়া আসিল, আর ব্ঝা গেল না।
কিন্তু গানের ছন্দে শশিভ্ষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন
মনে গ্রন্গ্রন্ করিয়া পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছ্তে
যেন থামিতে পারিলেন না—

আমার নিতি-স্থ, ফিরে এসো! আমার চিরদ্খ, ফিরে এসো! আমার সব-স্থ-দ্খ-মন্থন-ধন, অন্তরে ফিরে এসো! আমার চিরবাঞ্ছিত, এসো! আমার চিতসন্থিত, এসো! ওহে চণ্ডল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এসো! আমার বক্ষে ফিরিরা এসো, আমার চক্ষে ফিরিরা এসো,
আমার শ্রনে স্বপনে বসনে ভূষণে নিথিল ভূবনে এসো!
আমার মুখের হাসিতে এসো হে,
আমার চোখের সলিলে এসো!
আমার আদরে, আমার ছলনে,
আমার অভিমানে ফিরে এসো!
আমার সর্বস্মরণে এসো, আমার সর্বভ্রমে এসো—
আমার ধ্রম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এসো!

গাড়ি যখন একটি প্রাচীরবেণ্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি স্বিতল অটালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশিভ্ষণের গান থামিল।

তিনি কোনো প্রশ্ন না করিয়া ভ্তোর নির্দেশক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে আসিয়া বসিলেন সে ঘরের চারিদিকেই বড়ো বড়ো কাচের আলমারিতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজানো। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাঁহার প্রাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারামান্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোনার জলে অভিকত নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগনিল আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার স্বুপরিচিত রক্নখচিত সিংহম্বারের মতো তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টোবলের উপরেও কী কতকগর্বল ছিল। শশিভূষণ তাঁহার ক্ষীণদ্ভি লইয়া বিক্রিয়া পাড়িয়া দেখিলেন, একখানি বিদীর্ণ শেলট, তাহার উপরে গ্রটিকয়েক প্রাতন খাতা, একখানি ছিল্লপ্রায় ধারাপাত, কথামালা এবং একখানি কাশীরাম-দাসের মহাভারত।

শেলটের কাঠের ফ্রেমের উপর শশিভূষণের হসতাক্ষরে কালি দিয়া খুব মোটা করিয়া লেখা— গিরিবালা দেবী। খাতা ও বইগর্নালর উপরেও ওই এক হসতাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভূষণ কোথায় আসিয়াছেন, ব্ঝিতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে রক্ত-স্ত্রোত তরিগিত হইয়া উঠিল। মৃক্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন— সেখানে কী চক্ষে পড়িল। সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ, সেই ডুরে-কাপড়-পরা ছোটো মেয়েটি। এবং সেই আপনার শান্তিময় নিন্চিন্ত নিভৃত জীবনযানা।

সেদিনকার সেই স্থের জীবন কিছুই অসামান্য বা অত্যধিক নহে; দিনের পর দিন ক্ষান্ত কাজে ক্ষান্ত স্থে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাঁহার নিজের অধ্যয়নকার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপনকার্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল; কিন্তু গ্রামপ্রান্তের সেই নির্জন দিনযাপন, সেই ক্ষান্ত শান্তি, সেই ক্ষান্ত স্থে, সেই ক্ষান্ত বালিকার ক্ষান্ত মুখ্খানি সমস্তই যেন স্বর্গের মতো দেশকালের বহিন্তৃত এবং আয়ন্তের অতীতর্পে কেবল আকাষ্ক্রারাজ্যের কল্পনাছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সেদিনকার সেই সমস্ত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষান্তান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মৃদ্বুগালিত সেই কীর্ত্তনের গানের সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার সংগীতমার জ্যোতিমার অপূর্ব রূপ ধারণ করিল। সেই জণ্যলে বেণ্ডিত কর্দমান্ত সংকীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদ্ত ব্যথিত বালিকার অভিমানমলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি ষেন বিধাতাবিরচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য অপরুপ অতি-গভীর অতি-বেদনাপরিপূর্ণ স্বগীর্য চিত্রের মতো

তাঁহার মানসপটে প্রতিফালত হইয়া উঠিল। তাহারই সঙ্গে কীর্তনের কর্ণ স্ব বাজিতে লাগিল এবং মনে হইল যেন সেই পল্লীবালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনিব্চিনীয় দৃঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভূষণ দৃই বাহ্বর মধ্যে মুখ লাকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই শেলট বহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক দিনের স্বংন দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মৃদ্র শব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে রুপার থালায় ফলম্লিমিন্টায় রাখিয়া গিরিবালা অদ্রে দাঁড়াইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শ্ব্রবসনা বিধবাবেশ-ধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজান্র হইয়া ভূমিন্ঠ প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন শীর্ণমূখ দ্লানবর্ণ ভণ্নশরীর শশিভূষণের দিকে সকর্ণ দ্নিশ্বনেত্রে চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দুই চক্ষ্ব ঝরিয়া দুই কপোল বাহিয়া অশ্র পড়িতে লাগিল।

শশিভ্ষণ তাহাকে কুশলপ্রশন জিজ্ঞাসা করিতে চেণ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খন্নিরা পাইলেন না; নির্ম্থ অশ্রনাপ তাঁহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল, কথা এবং অশ্র উভয়েই নির্পায়ভাবে হদয়ের মূথে কপ্ঠের দ্বারে বন্ধ হইয়ারহিল। সেই কীর্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্রনঃ প্রনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল—এসো এসো হে!

আশ্বন-কার্তিক ১৩০১

# প্রায়শ্চিত্ত

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

ম্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে যেখানে বিশণ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশকুস্মের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়্দ্র্গবেশ্টিত মহাদেশের নাম 'হইলে-হইতে-পারিত'। যাঁহারা মহৎ কার্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্তব্যসাধনে সহায়তা করিতেছেন তাঁহারাও ধন্য; কিন্তু যাঁহারা অদ্ভেটর দ্রমক্রমে হঠাৎ দ্রয়ের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোনো উপায় নাই। তাঁহারা একটা কিছ্র হইলে হইতে পারিতেন কিন্তু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছ্র-একটা হওয়া সর্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধ সেই মধ্যদেশবিলন্ধিত বিধিবিড়ন্ধিত ধ্বক। সকলেরই বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্ষ হইতে পারিতেন। কিন্তু কোনো কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না এবং কোনো বিষয়ে তিনি কৃতকার্যও হইলেন না, এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বিলল, তিনি পরীক্ষায় ফার্সট্ হইবেন; তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস

চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোনো ডিপার্ট্ মেন্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন; তিনি কোনো চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামান্য; অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার কিছুমান্ত শ্রম্থা ছিল না, কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধরে সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি স্থেসম্পদসোভাগ্য দেশকালাতীত অনসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহিত ছিল, বিধাতা কেবল বাস্তবরাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশার এবং একটি সাশীলা স্থাী দান করিয়াছিলেন। স্থাীর নাম বিস্ধাবাসিনী।

স্থার নামটি অনাথবন্ধ, পছন্দ করেন নাই এবং স্থাটিকেও রপে গ্লেণ তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামীসোভাগ্য গর্বের সীমা ছিল না। সকল স্থার সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার স্বামীরও কোনো সন্দেহ ছিল না, এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকুল ছিল।

এই স্বামীগর্ব পাছে কিছুমার ক্ষর্প হয়, এজন্য বিন্ধ্যবাসিনী সর্বদাই শ্বিকত ছিলেন। তিনি যদি আপন হদয়ের অল্লভেদী অটল ভক্তিপর্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মঢ়ে মর্ত্যলোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দ্বের রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিন্তিকে পতিপ্জায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়জগতে কেবলমার ভক্তির ম্বারা ভক্তিভাজনকে উধের তুলিয়া রাখা যায় না এবং অনাথবন্ধ্কেও প্রব্বের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এই জন্য বিন্ধ্যবাসিনীকে অনেক দ্বঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধ্ যখন কালেজে পড়িতেন তখন শ্বশ্রালয়েই বাস করিতেন। পরীক্ষার সময় আসিল, পরীক্ষা দিলেন না, এবং তাহার পরবংসর কালেজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনায় সর্বসাধারণের সমক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী অত্যত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে মৃদ্বস্বরে অনাথবন্ধকে বলিলেন, "পরীক্ষাটা দিলেই ভালো হত।" অনাথবন্ধ অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুজ হয় না কি। আমাদের কেদারও তো পরীক্ষায় পাস হইয়াছে!"

বিন্ধাবাসিনী সান্ত্রনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দভ যে-পরীক্ষায় পাস করিতেছে সে-পরীক্ষা দিয়া অনাথবন্ধার গোরব কী আর বাডিবে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বাল্যসখী বিন্দিকে আনন্দ-সহকারে থবর দিতে আসিল যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইতেছে। শর্নায়া বিন্ধাবাসিনী অকারণে মনে করিলা, কমলার এই আনন্দ বিশান্ধ আনন্দ নহে, ইহার মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিণ্ডিং গড় দেলষ আছে। এইজন্য সখীর উল্লাসে উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিণ্ডিং ঝগড়ার সন্বে শ্নোইয়া দিল যে, এল্-এ পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে; এমন কি বিলাতের কোনো কালেজে বি-এর নিচে পরীক্ষাই নাই। বলা বাহ্না, এসমন্ত সংবাদ এবং যিতি বিন্ধ্য স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা স্ব্যুসংবাদ দিতে আসিয়া সহসা পরমপ্রিয়তমা প্রাণসখীর নিকট হইতে এরপে আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছ্ব বিদ্যিত হইল। কিন্তু, সেও না কি দ্বীজাতীয় মন্ম, এই জন্য মুহুতিকালের মধ্যেই বিন্ধাবাসিনীর মনের ভাব ব্রুঝিতে পারিল

এবং প্রাতার অপমানে তংক্ষণাৎ তাহারও রসনাপ্তে একবিন্দর্ তীব্র বিষ সঞ্চারিত হইল; সে বালল, "আমরা তো, ভাই, বিলাতও যাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই, অত খবর কোথায় পাইব। মূর্খ মেরেমান্র, মোটাম্টি এই ব্রিঝ ষে, বাঙালির ছেলেকে কালেজে এল-এ দিতে হয়; তাও তো, ভাই, সকলে পারে না।" অত্যন্ত নিরীহ স্বমিন্ট এবং বন্ধভাবে এই কথাগ্র্লি বলিয়া কমলা চালয়া আসিল, কলহবিম্থ বিন্ধ্য নির্ভরে সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাদিতে লাগিল।

অলপকালের মধ্যে আর-একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দ্রক্থ ধনী কুট্ম্ব কিয়ৎ-কালের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদ্পলক্ষে তাহার পিতা রাজকুমারবাব্র বাড়িতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাইবাব্র বাহিরের যে বড়ো বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নব-অভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জন্য সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে মামাবাব্র ঘরে কিছ্বদিনের জন্য আশ্রয় লইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘটনায় অনাথবন্ধর অভিমান উচ্ছবিসত হইয়া উঠিল। প্রথমত, স্থার নিকটে গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া শ্বশারের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল উপায়ে অভিমান প্রকাশের উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী নির্বাতশন্ম লাজ্জিত হইল। তাহার মনে যে একটি সহজ আত্মসম্প্রমবোধ ছিল তাহা হইতেই সে ব্রিল, এর্পস্থলে সর্বসমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মতো লাজ্জাকর আত্মাননা আর কিছ্বই নাই। হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বহু কণ্টে সে তাহার স্বামীকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিল।

বিন্ধ্য অবিবেচক ছিল না, এইজন্য সে তাহার পিতামাতার প্রতি কোনো দোষা-রোপ করিল না; সে বৃবিল, ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু, একথাও তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বামী শ্বশ্রালয়ে বাস করিয়া কুট্নেবর আদর হইতে বণ্ডিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার প্রামীকে বলিতে লাগিল, "আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চলো: আমি আর এখানে থাকিব না।"

অনাথবন্ধর মনে অহংকার যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজ গ্রের দারিদ্রের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে কিছ্নতেই তাঁহার অভির্চি হইল না। তখন তাঁহার দ্বী কিছ্ন দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুমি যদি না যাও তো আমি একলাই যাইব।"

অনাথবন্ধ্ব মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্ফাকৈ কলিকাতার বাহিরে দ্রে ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহাদের মাত্তিকানিমিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যান্তালে রাজকুমারবাব্ব এবং তাঁহার স্ফা কন্যাকে আরো কিছ্কাল পিতৃগুহে থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অন্বরোধ করিলেন; কন্যা নীরবে নতাশিরে গম্ভীরম্বথে বসিয়া মোনভাবে জানাইয়া দিল, না, সে হইতে পারিবে না।

তাহার সহসা এরপে দৃঢ়ে প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতামাতার সন্দেহ হইল যে, অজ্ঞাতসারে বােধ করি কােনাের পে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমার-বাব্ ব্যথিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাদের কােনাে অজ্ঞানকৃত আচরণে তােমার মনে কি বাথা লাগিয়াছে।"

বিন্ধাবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে কর্ণ দৃষ্টিকৈপ করিয়া কহিল,

প্রক মাহতের জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড়ো সাথে বড়ো আদরে আমার দিন গিয়াছে।" বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল।

বাপ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নেহে যত আদরেই

মানুষ কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রনেক্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন আজন্মকালের স্নেহ-মণিডত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সিংগনীগণকৈ ছাড়িয়া বিন্ধ্যবাসিনী পালকিতে আরোহণ করিল।

### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ধনীগৃহে এবং পঞ্জীগ্রামের গৃহস্থারে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু বিন্ধারাসিনী একদিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোধ প্রকাশ করিল না। প্রফ্লুলিত্তে গৃহকার্যে শাশ্বড়ির সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজ বায়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্ধারাসিনী স্বামীগৃহে পে'ছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশ্রবারের দারিদ্র্য দেখিয়া বড়োমান্বের ঘরের দাসী প্রতি মৃহুতে মনে মনে নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে, এ আশ্ভবাও তাহার অসহা বোধ হইল।

শাশন্ডি স্নেহবশত বিন্ধ্যকে শ্রমসাধ্য কার্য হইতে বিরত করিতে চেন্টা করিতেন কিন্তু বিন্ধ্য নিরলস অশ্রান্তভাবে প্রসম্নমন্থে সকল কার্যে যোগ দিয়া শাশন্ডির হদয় অধিকার করিয়া লইল, এবং পল্লীরমণীগণ তাহার গ্রণে ম্বধ হইয়া গেল।

দিনতু, ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্বনিয়ম নীতি-বোধ প্রথমভাগের ন্যায় সাধ্বভাষায় রচিত সরল উপদেশাবলী নহে। নিষ্ঠ্র বিদুপপ্রিয় শয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিস্ত্রগ্রনিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভালো কাজে সকল সময়ে উপস্থিতমতো বিশ্বস্থ ভালো ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধ্র দ্বইটি ছোটো এবং একটি বড়ো ভাই ছিল। বড়ো ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গ্রিটপণ্ডাশেক টাকা উপার্জন করিতেন, তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোটো দ্বটি ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা হইত।

বলা বাহ্নলা, আজকালকার দিনে মাসিক পণ্ডাশ, টাকার সংসারের শ্রীবৃদ্ধিন সাধন অসম্ভব, কিন্তু বড়ো ভাইয়ের স্থা শ্যামাশুকরীর গরিমাবৃদ্ধির পক্ষেউহাই যথেণ্ট ছিল। স্বামী সম্বংসরকাল কাজ করিতেন, এইজন্য স্থা সম্বংসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাপত হইয়াছিলেন। কাজকর্ম কিছুই করিতেন না অথচ এমন ভাবে চলিতেন যেন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার উপার্জনক্ষম স্বামীটির স্থা হইয়াই সমুস্ত সংসারটাকে পুরুম বাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধাবাসিনী যখন শ্বশারবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় অহনিশি ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন শ্যামাশত্বরীর সংকীর্ণ অন্তঃকরণট্যুকু কে যেন ক্ষিয়া আটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শন্ত। বোধ করি বড়োবউ মনে করিলেন, মেজবউ বড়ো ঘরের মেয়ে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরক্ষার নীচ কাজে নিয়ন্ত হইয়াছে, উহাতে কেবল তাহাকে লোকের চক্ষে অপদস্থ করা হইতেছে। যে কারণেই হউক, মাসিক পঞ্চাশ টাকার দ্বী কিছ্বতেই ধনীবংশের

কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নমতার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অনাথবন্ধ, পল্লীতে আসিয়া লাইব্রেরি স্থাপন করিলেন; দশ-বিশজন স্কুলের ছাত্র জড়ো করিয়া সভাপতি হইয়া খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, কোনো কোনো ইংরাজি সংবাদপতের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া গ্রামের লোকদিগকে চমংকৃত করিয়া দিলেন। কিল্তু, দরিদ্র সংসারে এক-পয়সা আনিলেন না, বরও বাজে খরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোনো চাকরি লইবার জন্য বিন্ধাবাসিনী তাঁহাকে সর্বদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কান দিলেন না। স্থাকৈ বলিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাকরি আছে বটে কিন্তু পক্ষপাতী ইংরাজ গবমেন্ট সে সকল পদে বড়ো বড়ো ইংরাজকে নিযুক্ত করে, বাঙালি হাজার যোগ্য হইল্লেঞ্জ তাহার কোনো আশা নাই।

শ্যামাশ্বরী তাঁহার দেবর এবং মেজ জা'র প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্বদাই বাক্যবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্বভরে নিজেদের দারিদ্র আস্ফালন করিয়া বালতে লাগিলেন, "আমরা গরিব মান্ব্য, বড়ো মান্ব্যের মেয়ে এবং বড়ো মান্ব্যের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া। সেখানে তো বেশ ছিলেন, কোনো দ্বঃখ ছিল না—এখানে ডালভাত খাইয়া এত কণ্ট কি সহা হইবে।"

শাশ্রীড় বড়োবউকে ভয় করিতেন, তিনি দর্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোনো কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজবউও মাসিক পণ্ডাশ টাকা বেতনের ভালভাত এবং তদীয় স্থাীর বাকাঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বড়ো ভাই ছ্বটিতে কিছ্বদিনের জন্য ঘরে আসিয়া দ্বীর নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপ্রণ ওজোগ্রণসম্পন্ন বক্তুতা প্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতি রাব্রেই গ্রন্তর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধ্বকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, "তোমার একটা চাকরির চেণ্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কী করিয়া।"

অনাথবন্ধ, পদাহত সপের ন্যায় গর্জন করিয়া বিলয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুদ্দি অত্যনত অখাদ্য মোটা ভাতের 'পর এত খোটা সহ্য হয় না। তৎক্ষণাৎ স্মীকে লইয়া শ্বশারবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু, স্থা কিছ্বতেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইরের অল্ল এবং ভাজের গালিতে কনিন্টের পারিবারিক অধিকার আছে কিন্তু শ্বশন্রের আশ্ররে বড়ো লজ্জা। বিন্ধাবাসিনী শ্বশন্রবাড়িতে দীনহীনের মতো নত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমন সময় গ্রামের এন্ট্রেন্স্ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল।
অনাথবন্ধর দাদা এবং বিন্ধাবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার
জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের
ভাই এবং একমান্ত ধর্মপঙ্গী যে তাঁহাকে এমন একটা অতানত তুচ্ছ কাজের যোগ্য
বিলয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার মনে দ্বর্জার অভিমানের সঞ্চার হইল
এবং সংসারের ও সমস্ত কাজকর্মের প্রতি প্র্বাপেক্ষা চতুর্গ্ব বৈরাগ্য জনিয়য়া
তোল।

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া তাঁহাকে অনেক করিয়া

ঠান্ডা করিলেন। সকলেই মনে করিলেন, ইহাকে আর কোনো কথা বলিয়া কাজ নাই এ এখন কোনো প্রকারে ঘরে টিকিয়া গোলেই ঘরের সোভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্মক্ষেত্র চলিরা গেলেন; শ্যমাশব্দরী রুব্ধ আরোশে মুখখানা গোলাকার করিরা তুলিরা একটা বৃহৎ কুদর্শনিচক্র নির্মাণ করিরা রহিলেন। অনাথবন্দ্র বিন্ধাবাসিনীকে আসিরা কহিলেন, "আজকাল বিলাতে না গোলে কোনো ভদ্র চাকরি পাওয়া ধার না। আমি বিলাতে ধাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোনো ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করো।"

এক তো বিলাত যাইবার কথা শ্রনিয়া বিন্ধার মাথায় যেন বছ্রাঘাত হইল; তাহার পরে পিতার কাছে কী করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে, তাহা সে মনে করিতে পারিল না এবং মনে করিতে গিয়া লক্ষায় মরিয়া গেল।

শ্বশন্বের কাছে নিজমনুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধন্ধ অহংকারে বাধা দিল অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিয়া না আনিবে, তাহা তিনি বর্নিকতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্মপীড়িত বিন্ধাবাসিনীকে বিশ্তর অশ্রম্পাত করিতে হইল।

এমন করিয়া কিছ্বদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কন্টে কাটিয়া গেল; অবশেষে শরংকালে প্জা নিকটবতী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমারবাব্ব বহু সমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বংসর পরে কন্যা স্বামীসহ প্রনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুট্বের যে আদর তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল, জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আদর পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও অনেককাল পরে মাথার অবগ্রণ্ঠন ঘ্রচাইয়া অহনিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরংগে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সপ্তমীপ্জা আরশ্ভ হইবে। বাস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দ্বে এবং নিকট সম্পকীর আত্মীয়পরিজনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাত্রে বড়ো শ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শ্রন করিল। প্রের্বে যে ঘরে শ্রন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধ, কখন শ্রন করিতে আসিলেন তাহা বিন্ধ্য জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মন্দ ছিল।

খ্ব ভোরের বেলা হইতে শানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু, ক্লান্ডদেহ বিন্ধ্য-বাসিনীর নিদ্রাভণ্য হইল না। কমল এবং ভুবন দুই সখী বিন্ধ্যর শ্রনন্বারে আড়ি পাতিবার নিজ্ফল চেণ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্বক বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিন্ধ্য তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার স্বামী কখন উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লাজ্জিত হইয়া শয়্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল, তাহার মাতার লোহার সিন্দ্রক খোলা এবং তাহার মধ্যে তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত, সেটিও নাই।

তথন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোছা হারাইয়া গিয়া বাড়িতে খ্ব একটা গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোনো একটি চোর এই কাজ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন হঠাং আশংকা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনোর্প আঘাত করিয়া থাকে। ব্কটা ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নিচে খুলিতে গিয়া দেখিল, খাটের পারের কাছে তাহার মারের চাবির গোছার নিচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি ভাষার স্বামীর হসতাক্ষরে লেখা। খ্রিলয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোনো এক বন্ধরে সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে, এক্ষণে সেখানকার খরচপত্র চালাইবার অন্য কোনো উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গতরাত্রে শ্বশ্রের অর্থ অপহরণ করিয়া বারান্দাসংলগন কাঠের সিণ্টি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অদ্যই প্রত্যুষে জাহাজ ছাডিয়া দিয়াছে।

প্রথানা পাঠ করিয়া বিন্ধাবাসিনীর শরীরের সমসত রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খ্রা ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যন্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিলিখনিনর মতো একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে প্রাণণ হইতে প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে এবং দ্রে অট্রালিকা হইতে, বহন্তর শানাই বহন্তর স্বরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উন্মন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শরতের উৎসবহাস্যরঞ্জিত রোদ্র সকোতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।
এত বেলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ভুবন ও কমল উচ্চহাস্যে
উপহাস করিতে করিতে গ্রুম গ্রুম শব্দে দ্বারে কিল মারিতে লাগিল। তাহাতেও
কোনো সাড়া না পাইয়া কিণ্ডিৎ ভীত হইয়া উধর্বকণ্ঠে "বিন্দী" "বিন্দী" করিয়া
ভাকিতে লাগিল।

বিন্ধ্যবাসিনী ভানর দ্বকণ্ঠে কহিল, "ঘাচছ: তোরা এখন যা।"

তাহারা স্থীর পীড়া আশুষ্কা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন, "বিন্দু, কী হয়েছে মা, এখনো দ্বার বন্ধ কেন!"

বিন্ধ্য উচ্ছন্সিত অশ্র সম্বরণ করিয়া কহিল, "একবার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।"

মা অতানত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমারবাব কে সঙ্গে করিয়া ন্বারে আসিলেন। বিন্ধ্য ন্বার খনলিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তথন বিন্ধ্য ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা! আমাকে মাপ করো, আমি তোমার সিন্দক্র হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।"

তাঁহারা অবাক হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধ্য বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কাছে চাহিস নাই কেন।" বিন্ধাবাসিনী কহিল, "পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও।"

রাজকুমারবাব্ অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুদিকি হইতে বিচিত্র সনুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

ষে বিন্ধ্য বাপের কাছেও কখনো অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং য়ে দ্বী স্বামীর লেশমান্ত অসম্মান পরমান্ধীরের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত, আজ একেরারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী-কড়িমান, তাহার দুর্হিত্সন্ত্রম, তাহার আঅমর্যাদা, চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধ্লির মতো ল্রিডিত হইতে লাগিল। প্র হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপূর্বক চাবি চুরি করিয়া, দ্বার সাহায়ের রাতারাতি অর্থ অপহরণপ্রক অনাধবন্ধ বিলাতে প্লায়ন করিয়াছে, এ কথা লইয়া আত্মীয়কুট্মব্পরিপ্র বাড়িতে একটা ঢী গী পড়িয়া গেল। ন্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভুবন কমল এবং আরও অনেক স্বজন-প্রতির্বেশী দাসদাসী সমস্ত দ্রিয়াছিল। রাম্বারা জামাত্গ্হে উৎকশ্চিত কর্তাপ্রিবশীক প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কোত্হলে এবং আশঙ্কায় বাগ্র হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কাহাকেও মুখ দেখাইল না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অনুভব করিল না। ষড়্যন্দ্রকারিণীর দুণ্টবৃদ্ধিতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, বিন্ধার চরিত্র এতদিন অবসরাভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দ গ্রেহ প্রার উৎসব কোনো প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশ্রবাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে প্রতিবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশ্বিড়র সহিত পতিবিরহবিধ্রা বধ্র ঘনিষ্ঠতর বোগ স্থাপিত হইল। উভয়ে পরস্পর নিকটবতী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে স্বগভীর সহিস্কৃবতার সহিত সংসারের সমসত তুচ্ছতম কার্যগ্রিল পর্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শাশ্বিড় যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দ্রে চলিয়া গেল। বিন্ধ্য মনে মনে অন্ভব করিল, "শাশ্বিড় দরিদ্র আমিও দরিদ্র, আমরা এক দ্বঃখবন্ধনে বন্ধ। পিতামাতা ঐশ্বর্যশালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দ্রে।" একে দরিদ্র বিলয়া বিশ্ব্য তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দ্রবতী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরও অনেক নিচে পড়িয়া গিয়াছে। স্বেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থক্যভার বহন করিতে পারে কিনা কে জানে।

অনাথবন্ধ্ব বিলাত গিয়া প্রথম প্রথম স্থাকৈ রাতিমতো চিঠিপত্র লিখিতেন। কিন্তু, ক্রমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিতভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্যরিতা স্থার অপেক্ষা বিদ্যাব্দিধ র পগন্ন সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর অনেক ইংরাজকন্যা অনাথবন্ধ্বকে স্বোগ্য স্ব্বৃদ্ধি এবং স্বর্প বলিয়া সমাদর করিত; এমন অবস্থায় অনাথবন্ধ্ব আপনার একবন্দ্রপরিহিতা অবগ্রন্থনবতী অগোরবর্ণা স্থাকে কোনো অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না, ইহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু, তথাপি যখন অথের অনটন হইল তখন এই নির্পায় বাঙালির মেরেকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সংকোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙালির মেরেই দুই হাতে কেবল দুইগাছি কাঁচের চুড়ি রাখিয়া গায়ের সমসত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমসত বহুমুলা গহনাগ্লি পিতৃগ্হে ছিল। স্বামীর কুট্মুব্ভবনে নিমল্রণে যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষে বিশ্বাবাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে হাতের বালা, রুপার চুড়ি, বেনারসি শাড়ি এবং শাল পর্যক্ত বিক্রম শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অনুম্যুপ্রক মাথার দিব্য দিয়া অগ্র-

জলে পদ্রের প্রত্যেক অক্ষর পঙ্কি বিকৃত করিয়া বিন্ধ্য স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।

স্বামী চুল খাটো করিয়া, দাড়ি কামাইয়া কোট্প্যান্ট্লুন্ পরিয়া, ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং হোটেলে আশ্রয় লইলেন। পিতৃগ্হে বাস করা অসম্ভব—প্রথমত উপষ্ট থান নাই, দ্বিতীয়ত পল্লীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ জাতি নন্ট হইলে একেবারে নির্পায় হইয়া পড়ে। শ্বশ্রগণ আচারনিন্ঠ পরম হিন্দ্র, তাঁহারাও জাতিচ্যুতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হইল। সে বাসায় তিনি স্থাকৈ আনিতে প্রস্তৃত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্থা এবং মাতার সহিত কেবল দিন দুই-তিন দিনের বেলায় দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাং হয় নাই।

দুইটি শোকার্তা রমণীর কেবল এক সান্ত্রনা ছিল যে, অনাথবন্ধ, স্বদেশে আত্মীয়বর্গের নিকটবতী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধ্র অসামান্য ব্যারিস্টারি কীর্তিতে তাহাদের মনে গবের সীমা রহিল না। বিন্ধাবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্থা বিলয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, প্রনশ্চ অযোগ্য বিলয়াই স্বামীর অহংকার অধিক করিয়া অনুভব করিল। সে দুঃখে প্রীড়িত এবং গবে বিস্ফারিত হইল। স্লেচ্ছ আচার সে ঘূণা করে, তব্ স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, "আজকাল ঢের লোক তো সাহেব হয়, কিন্তু এমন তো কাহাকেও মানায় না—একেবারে ঠিক যেন বিলাতি সাহেব! বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো নাই!"

বাসাথরচ যথন অচল হইয়া আসিল; যথন অনাথবন্ধ্ব মনের ক্ষোভে স্থির করিলেন, অভিশশত ভারতবর্ধে গ্রেণের সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়িগণ স্বর্ধাবশত তাঁহার উন্নতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে; যথন তাঁহার খানার ডিশো আমিষ অপেক্ষা উল্ভিক্তের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দক্ষকুরুটের সক্ষানকর স্থান ভঙ্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভূষার চিক্তাণতা এবং ক্ষোরমসূণ মুখের গর্বোভজ্বল জ্যোতি স্লান হইয়া আসিল; যথন স্কৃতীব্র নিখাদে-বাঁধা জীবনতন্ত্রী ক্রমশ সকর্ণ কড়ি মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল— এমন সময় রাজকুমারবাব্রর পরিবর্বে এক গ্রুত্র দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধ্র সংকটসংকুল জীবনষাত্রায় পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। একদা গণগাতীরবর্তী মাতুলালয় হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় রাজকুমারবাব্র একমাত্র প্র হরকুমার স্কিমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক প্রত সহ জলমান হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদার্ণ শোকের কথণিং উপশম হইলে পর রাজকুমারবাব্ অনাথবন্ধকে গিয়া অন্নয় করিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই।"

অনাথবন্ধ, উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, যে-সকল বার্-লাইব্রেরি-বিহারী স্বদেশীয় ব্যারিস্টারগণ তাঁহাকে ঈর্যা করে এবং তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ করে না, এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

ताककुमात्रवाद, পশ্छिजीमरभत विधान महेरामा। जौहाता वीमरामन, अनाधवन्धः,

যদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে বদিচ উক্ত নিষিন্দ চতুত্পদ তাঁহার প্রিয় খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত, তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমার শ্বিষা বোধ করিলেন না। প্রিয় বন্ধন্দের নিকট কহিলেন, "সমাজ যখন স্বেচ্ছাপ্রেক মিথ্যা কথা শর্নিতে চাহে তখন একটা মুখের কথায় তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোর্ খাইয়াছে সে রসনাকে গোময় এবং মিথ্যা কথা নামক দুটো কদর্ম পদার্থ শ্বারা বিশ্বন্দ্ধ করিয়া লওয়া আমাদের আধ্বনিক সমাজের নিয়ম; আমি সে নিয়ম লগ্ঘন করিতে চাহি না।"

প্রায়শ্চিন্ত করিয়া সমাজে উঠিবার একটা শৃভদিন নির্দিণ্ট হইল। ইতিমধ্যে অনাথবন্ধ কেবল যে ধর্তিচাদর পরিলেন তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের ন্বারা বিলাতি সমাজের গালে কালি এবং হিন্দুসমাজের গালে চুন লেপন করিতে লাগিলেন। যে শ্রনিল সকলেই খুর্শি হইয়া উঠিল।

আনন্দে গর্বে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রীতিস্ব্ধাসিস্ত কোমল হুদয়টি সর্ব উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, "বিলাত হইতে যিনিই আসেন একেবারে আসত বিলাতি সাহেব হইয়া আসেন, দেখিয়া বাঙালি বালয়া চিনিবার যো থাকে না, কিন্তু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃতভাবে ফিরিয়াছেন বরণ্ড তাঁহার হিন্দ্ব-ধর্মে ভক্তি প্রবাপেক্ষা আরও অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

যথানিদি টি দিনে ব্রাহ্মণপশ্ডিতে রাজকুমারবাব্র ঘর ভরিয়া গেল। অর্থ-ব্যয়ের কিছুমার বুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইয়াছিল।

অন্তঃপ্রেও সমারোহের সীমা ছিল না। নিমন্দ্রিত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্যায় সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও প্রাণ্ডান সংক্ষর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্মরাশির মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী প্রফ্লেম্বথে শারদরৌদ্ররিপ্পত প্রভাতবায়্রবাহিত লঘ্ব মেঘথন্ডের মতো আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার স্বামী। আজ যেন সমস্ত বংগভূমি একটি মার রংগভূমি হইয়াছে এবং যবনিকা উল্ঘাটনপ্র্বক একমার অনাথবন্ধ্বকে বিস্মিত বিশ্বদর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়শ্চিন্ত যে অপরাধন্ধ্বীকার তাহা নহে, এ যেন অনুগ্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দ্রসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দ্রসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রাশ্মতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেমপ্রম্বাদিত ম্বথের উপরে অপর্প মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এতাদিনকার কুচ্ছ জীবনের সমস্ত দ্বঃখ এবং ক্ষ্মে অপমান দ্বে হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃগ্রে সমস্ত আত্মীয়ন্বজনের সমক্ষে উল্লতমস্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। ন্বামীর মহত্ব আজ অযোগ্য স্থীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবন্ধ, জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আত্মীয় ও রাহমুণগণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃশ্তিপ্রেক আহার শেষ করিয়াছেন।

আত্মীরেরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপর্রে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা সর্ম্থাচন্তে তাম্ব্রল চর্বণ করিতে করিতে প্রসন্তহাস্যমর্থে আলস্যমন্থরগমনে ভূমি-লব্বস্থামান চাদরে অন্তঃপর্রে যাত্রা করিলেন। আহারান্তে রাহ্মণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইতাবসরে তাহারা সভাস্থলে বাসিয়া তুম্ল কলহসহকারে পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন। কর্তা রাজকুমারবাব ক্ষণকাল বিশ্রাম উপলক্ষে সেই কোলাহলাকুল পণ্ডিতসভায় বাসিয়া স্মৃতির তর্ক শ্নিতিছেন, এমন সময় বারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ড্ দিয়া খবর দিল, "এক সাহেবলোগ্কা মেম আয়া।"

রাজকুমারবাব, চমংকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দ্ণিউপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে—মিসেস্ অনাথবন্ধ, সরকার।

অর্থাৎ, অনাথবন্ধ্র সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমারবাব অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহণ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিলাত হইতে সদাঃপ্রত্যাগতা আরক্তকপোলা আতামকুতলা আনীললোচনা দুক্ধফেনশ্ব্রা হরিণলঘ্বগামিনী ইংরাজমহিলা স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভাস্থল শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিলা ঠামান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবংখা রংগভূমিতে আসিয়া পানঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মাহাতেরি মধ্যেই ইংরাজমহিলা ছাটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙগন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বালরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন মাদিত করিয়া দিলেন।

সেদিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

অগ্রহায়ণ ১৩০১

# বিচারক

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযোবনা ক্ষীরোদা যে পরের্যের আশ্রম প্রাণত হইয়াছিল সেও যথন তাহাকে জীর্ণ বস্তের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল, তথন অলম্ম্বিটর জন্য ন্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শৃত্র শরংকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশানত প্রগায় স্কুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচণ্ডলতা শোভা পায় না। ততদিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাঁধা একপ্রকার সাক্ষ্য হইয়া গিয়াছে; অনেক ভালোমন্দ, অনেক স্থাদ্ধুখ, জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাশত হইয়া অন্তরের মান্যটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দ্রাশার কল্পনালোক হইতে সম্ভ উদ্প্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নৃত্ন প্রণয়ের মৃত্ধদুন্টি আর আকর্ষণ করা যায় না কিন্তু

প্রাতন লোকের কাছে মান্য আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যোবনলাবদ্য অলেপ অলেপ বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তরপ্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মুথে চক্ষে যেন স্ফ্রটতর রুপে অন্তিকত হইয়া যায়, হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মান্যটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছ্ব পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমান্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া—যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমন্ত ঝড়ঝঞ্জা শোকতাপ বিছেদের মধ্যে যে কর্মটি প্রাণী নিকটে অবশিক্ট রহিয়াছে তাহাদিগকে ব্রকের কাছে টানিয়া লইয়া স্বিনিশ্চত স্পরীক্ষিত চিরপরিচিতগণের প্রীতিপরিবেল্টনের মধ্যে নিরাপদ নাঁড় রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে সমন্ত চেল্টার অবসান এবং সমন্ত আকাজ্কার পরিতৃণ্টিত লাভ করা যায়। যৌবনের সেই দিন্ধ সায়াহে জীবনের সেই শান্তিপ্রেও যাহাকে ন্তন সঞ্জয়, ন্তন পরিচয়, ন্তন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে ন্তন চেল্টায় ধাবিত হইতে হয়—তখনও যাহার বিশ্রামের জন্য শ্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজন্নিত হয় নাই, সংসারে তাহার মতো শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই—তিন বংসরের শিশ, পুরুটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই—যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আর্টারশ বংসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার ও মরিবার অধিকার প্রাণ্ত হয় নাই; যখন তাহার মনে পড়িল, আবার আজ অশ্রজন মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলম্ভরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য সহকারে নৃতন হুদুয় হরণের জন্য নৃতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে: তখন সে ঘরের দ্বার র দ্ধ করিয়া ভূমিতে লটেইয়া বারস্বার কঠিন মেঝের উপর মাথা খ্রাড়িতে লাগিল—সমস্ত দিন অনাহারে মুমুর্যুর মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন প্ররাতন প্রণয়ী আসিয়া 'ক্ষীরো ক্ষীরো' শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার থুলিয়া ঝাঁটাহন্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল: রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলন্দের পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষ্বার জনলায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নিচে ঘ্রাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভন্নকাতর কণ্ঠে মা মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোর্দ্যমান শিশ্বকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া নিকটবতী ক্পের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শ্রিনয়া আলো হলেত প্রতিবেশীগণ ক্পের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশ্বকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশ্বটি মরিয়া গেছে।

হাসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্টেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন। TWO SHEET

(a) (40)

### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্জ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাট্রটেরি সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হর্কুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেণ্টা করিলেন কিন্তু কিছ্বতেই কৃতকার্য হইলেন না। জ্জ তাহাকে তিলমান্ত দয়ার পান্নী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। একদিকে তিনি হিন্দ্রমহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপর্রাদকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মান্থ হইয়া আছে শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এর্প বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেন্ড ইয়ারে পাড়তেন তথন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্দ্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মূর্থে টাক, পশ্চাতে টিকি, মান্ডিত মাথে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষারধারে গ্রুক্ষশশ্রের অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চশমায় গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেশবিন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর ন্তনসংস্করণ কার্তিকটির মতোছিলেন। বেশভ্ষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল; মদ্যমাংসে অর্কি ছিল না এবং আনুষ্ঠিগক আরও দুটো-একটা উপস্পর্ণ ছিল।

অদ্বে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌন্দ হইতে পনেরোয় পড়িবে।

সম্দ্র হইতে বনরাজিনীলা তউভূমি যেমন রমণীয় স্বানবং চিত্রবং মনে হয় এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেল্টন-অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেট্রকু দ্রের পড়িয়াছিল সেই দ্রুত্বের বিচ্ছেদবশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্তী পরমরহসাময় প্রমোদবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগণ্বশ্রুতার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লোহকঠিন—স্বথে দৃঃথে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত, সংসারষাত্রা কলনাদিনী নিঝারিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ, সম্মুখবতী স্বানর প্রথিবীর সকল পথগর্নালই প্রশাসত ও সরল, স্বখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং ত্তিহীন আকাশ্যা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবতী স্পান্দত পরিতশ্ত কোমল হদয়ট্রকুর অভ্যান্তরে। বিশেষত, তখন তাহার অন্তরাকাশের দ্রে দিগান্ত হইতে একটা যোবনসমীরণ উচ্ছব্রিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমসত নীলান্বর তাহারই হদরহিল্লোলে প্র্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং প্রথিবী যেন তাহারই স্বান্ধ মর্মকোষের চতুর্দিকে রম্ভপন্মের কোমল পাপড়িগ্রিলর মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল সকাল খাইয়া স্কুলে যাইত, আবার স্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট-স্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাস্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জান ঘরের বাতায়নে আসিয়া বসিত। একদুষ্টে

রাজপথের লোকচলাচল দেখিত; ফেরিওয়ালা কর্ণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত, তাহাই শ্রনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা স্থা, ভিক্ষকেরাও স্বাধীন, এবং ফেরিওয়ালা যে জীবিকার জন্য স্কৃঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে—উহারা মেন এই লোকচলাচলের স্থারণগভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মাত্র।

আর, সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটি-বেশধারী গর্বোম্ধত চ্ফাতিবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসোভাগ্যসম্পন্ন প্রের্বশ্রেষ্ঠ মহেন্দের মতো মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক স্ববেশ স্কুলরে য্বকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন প্র্তুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকল প্রকার মহিমায় মান্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত, মোহিতের ঘর আলোকে উষ্জ্বল, নর্তকীর ন্প্রনিক্কণ এবং বামাকণ্ঠের সংগীতধর্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিপ্থিত চণ্ডল ছায়াগ্রনির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া বাসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হুংপিণ্ড পিঞ্জরের পক্ষীর মতো বক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমন্ততার জন্য মনে মনে ভর্ণসনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পত্গকে নক্ষ্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষ্মস্থ প্রমোদর্মাদরোচ্ছ্র্বিসত কক্ষটি হেমশশীকে সেইর্প স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদ্রে বাতায়নের আলোক ও ছায়া ও সংগীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপ্রত্তালকাকে সেই মায়াপ্রগীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিম্বুখনেরে নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জীবন-যোবন স্মুখ-দ্বঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধ্পের মতো প্রভাইয়া সেই নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার প্রজা করিত। সে জানিত না, তাহার সক্ষ্ম্পবতী ঐ হর্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্ত গ্লানি পঙ্কিলতা বীভৎস ক্ষ্মা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হদয়হীন নির্প্রবার কৃটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিধবা দ্রে হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জন বাতায়নে বিসয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকৈ লইয়া চিরজীবন স্বংনাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু দর্ভাগ্য-ক্রমে দেবতা অন্ত্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবতী হইতে লাগিল। স্বর্গ যথন একেবারে প্থিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তথন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বিসয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙিয়া ধ্লিসাং হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মৃশ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন তাহাকে 'বিনোদচন্দ্র' নামক মিথ্যা স্বাক্ষরে বারস্বার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশ্ভক উৎকণ্ঠিত অশ্বন্ধ বানান ও উচ্ছব্সিত হদয়াবেগপ্র্ণ উত্তর পাইল, এবং তাহার পর কিছ্ব্দিন ঘাতপ্রতিঘাতে উল্লাসে-সংকোচে সন্দেহে-সম্ভ্রমে আশায়-আশ্ভকায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পরে প্রলাম-স্ব্রোক্ষত্ততায় সমস্ত জগৎ সংসার বিধবার চারিদিকে কেমন করিয়া ঘ্রিতে লাগিল, এবং ঘ্রিতে ঘ্রিতে ঘ্রণনিবেগে সমস্ত জগং অম্লক ছারার মতো কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং অবশেষে কখন একদিন অকস্মাং সেই ঘ্রণ্মান সংসারচক হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দ্রে বিক্ষিত হইয়া পড়িল, সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশাক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা দ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র-ছন্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল তখন সে লম্জায় ধিকারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যথন ছাড়িয়া দিল তথন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল, বালল, 'ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এসো।" মোহিত শশবাসত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল: গাড়ি দুত্রেগে চালতে লাগিল।

জলনিমন্দ মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মৃহ্তুর্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পণ্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই দ্বারবৃদ্ধ গাড়ির গাড় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশীর মনে পড়িতে লাগিল প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বিসতেন না; মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি স্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসে; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বিসত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজন্তামান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বিলয়া মনে হইল। সেই পানসাজা, চুলবাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা-করা, ছাটির দিনে মধ্যাহ্লনিদার সময় তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দোরাঘ্যা সহ্য করা— এ সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দুর্লভ স্বুখের মতো বোধ হইতে লাগিল; বাবিতে পারিল না এসব থাকিতে সংসারে আর কোন সুখের আবশ্যক আছে।

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবতিতে ঘরে ঘরে সমসত কুলকন্যারা এখন গভীর সূম্ম্পিততে নিমণন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিসতস্থ রাত্রের নিশিচনত নিদ্রা যে কত স্থের, তাহা ইতিপ্রে কেন সে ব্রিরেতে পারে নাই। ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচ নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোনখানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গালর ধারের ছোটোখাটো ঘরক্রাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে তখন সেখানে সহসা কী লক্ষ্মা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে— কী লাঞ্ক্রনা, কী হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে!

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল; সকরণ অনুনয়সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দর্টি ভাই, এখনো জাগে নাই; এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।" কিন্তু, তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না; এক ন্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকান্দিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ প্রনশ্চ আর-একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণরিথে চড়িরা আর-এক পথে প্রস্থান করিলেন—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিম্যাজ্ঞত হইয়া রহিল।

# ভূতীর পরিচ্ছেদ

মোহিতমোহনের পূর্বে ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। 

এখন সে-সকল প্রোতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে, এমন কোনো লোক জগতে আছে কিনা সন্দেহ। এখন মোহিত শুন্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহিকতপণি করেন এবং সর্বদাই শাস্তালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য চন্দ্র মর্ম্গণের দ্বন্প্রবেশ্য অনতঃপর্রে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এককালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দন্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হ,কম দেওয়ার দুই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতে মনোমতো তরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জ্বীবনের সমস্ত অপরাধ প্মরণ করিয়া অন্তেশ্ত হইয়াছে কি না জानिवात जना णाँशत कोण्यल श्रेल। विननौगालाय श्रेटवंग कतितलन।

मृत २२ए० थ्र a এको क्लार्ट्स धर्मान भर्मान्छ भारेर्छाष्ट्राचन। प्रत हर्मक्सा দেখিলেন ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, স্থালোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্নিকট তব্ ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ণসনা ও উপদেশের স্বারা এখনও ইহার অন্তরে অন্তাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধ্ব উন্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবতী হইবামার ক্ষীরোদা সকর শৃশ্বরে করজোড়ে কহিল, "ওগো জজবাব, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।" প্রশন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো

ছিল— দৈবাং প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাডিয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাণ্ঠে আরোহণ করিবে, তব্ব আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না; গহনাই মেয়েদের সর্বন্ব!

প্রহরীকে কহিলেন, "কই, আংটি দেখি।" প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি मिल।

তিনি হঠাৎ যেন জত্বলন্ত অংগার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গ্রেম্ফামপ্রশোভিত যুবকের অতি ক্ষান্ত ছবি বসানো আছে এবং অপর্যাদকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র।

তথন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্দিশ বংসর পূর্বেকার আর-একটি অশ্রনজন প্রীতি-স্কোমল সলজ্জণত্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে ৷

মোহিত আর-একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলড্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষ্দ্র স্বর্ণাপ্যরীয়কের উল্জন্ত প্রভার স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উল্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পোষ ১৩০১

# নিশীথে

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জনলাতন করিল! এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাব;। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চোকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিক্ষভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাঘি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাব্ বিবর্ণমূখে বিস্ফারিত নৈত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদূব আরুভ হইয়াছে—তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্ছিৎ সসংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাডাইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণ বাব্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওটা তোমার ভারি শ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শ্নিলে তুমি আসল কারণটা অন্মান করিতে পারিবে না।"

কুল্ল্পিগর মধ্যে ক্ষ্রুদ্র টিনের ডিবায় শ্লানভাবে কেরোসিন জর্নলিতেছিল, আমি তাহা উশ্লাইয়া দিলাম; একট্রখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেক-খানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজপাতা প্যাক্বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণ বাব্ বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথমপক্ষের স্থার মতো এমন গৃহিণী অতি দ্বর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তথন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্থাটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শেলাকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গ্রহিণী সচিবঃ স্থী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধো।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙগার স্রোতে ষেমন ইন্দের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহুতের মধ্যে অপদম্প হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওণ্ঠরণ হইয়া জনুর্বাবকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তারে জ্বাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল; সে গব্য ঘুতের সহিত একটা শিক্ত বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গ্রেণেই হউক বা অদুপ্রক্রমেই হউক সে-যাতা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার দ্বী অহনিশি এক মৃহুতের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই কটা দিন একটি অবলা দ্বীলোক, মান্বের সামান্য শক্তি লইয়া প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদ্তগ্লার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসত প্রেম, সমসত হদর, সমসত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশ্র মতো দৃই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছ্রর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

ষম তথন প্রাহত ব্যাদ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু, যাইবার সময় আমার স্কাকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার দ্রী তথন গর্ভবিতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সদতান প্রদব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর স্ত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরুভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ, করো কী! লোকে বলিবে কী! অমন করিয়া দিনরাতি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।"

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইর্প ভান করিয়া রাচ্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জনুরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শৃশুষা উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অন্নয় অন্রোধ অন্যোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "পুরুষমান্ধের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিরাছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গণ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নিটেই দক্ষিণের দিকে থানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিরা ঘিরিয়া আমার স্দ্রী নিজের মনের মতো একট্করা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ, তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অকিণ্ডিংকর উদ্ভিজের পাশের্ব কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নিমিত লাটিন নামের জয়ধর্জা উড়িত না। বেল, জুই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদহর্ভাব কছে, বেশি। প্রকান্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাধানোছিল। স্ক্র্যু অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দ্ইবেলা তাহা ধ্ইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বাসবার প্রান ছিল। সেখান হইতে গণ্গা দেখা যাইত কিন্তু গণ্গা হইতে কুঠির পার্নাসর বাব্রয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শ্ব্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শ্রুপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, "ঘরে বন্দ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।"

আমি তাঁহাকে বহু ষঙ্গে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রশ্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি, সেটাকে তিনি অন্তুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দ্বিট-একটি করিয়া প্রস্ফৃট বকুল ফ্ল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়ান্তিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপান্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হচ্ছেত তাঁহার একটি উত্তপত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইর্প চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালে ভুলিব না।"

তখনি ব্রিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার দ্বী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিং অবিশ্বাস ছিল এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীরতাও ছিল। প্রতিবাদস্বর্পে একটি কথামান্ত্র, না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির স্বারা জানাইলেন, "কোনো-কালে ভূলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ দ্মিষ্ট স্বৃতীক্ষা হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার দ্বীর সংশ্যে রীতিমতো প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মৃথে গেলেই সেগ্লাকে নিতাশ্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দ্বই চক্ষ্ব বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগ্লা মৃথে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যশ্ত ব্রিখতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া থাইতে হইল। জ্যোৎসনা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহ্ কুহ্ ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎসনারাত্রেও কি পিকবধ্ বধির হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার দ্বীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাঙ্কার বলিল, "একবার বায়, পরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি দ্বীকে দুইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাব, হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিশ্খভাবে আমার মনুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলন্খিগতে কেরোসিন মিট্মিট্ করিয়া জর্লিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্ভন্ শব্দ স্কুপন্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভণ্গ করিয়া দক্ষিণাবাব, বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও ব্রিঝলাম এবং আমার স্থাতি ব্রিঝলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিরর্কন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই তখন আর-কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।"

এটা যেন কেবল একটা স্মৃত্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহত্ত বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমান্ত ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সম্কভাবে বলিতে লাগিলাম, "যতদিন এই দেহে জীবন আছে—"

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!"

আমি প্রাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, "এ জীবনে আর-কাহাকেও ভালো-বাসিতে পারিব না।"

শ্রনিয়া আমার স্বী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পণ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন ব্রিষতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইরা গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভংগ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনেছিল না; অথচ, চিরজীবন এই চিরর্শনকে লইয়া যাপন করিতে হইবে, এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, স্থের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যং জীবন প্রফল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন স্বদীর্ঘ সত্ত্ব মর্ভুমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই য়ে, তিনি আমাকে মৃত্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশ্বশিক্ষার মতো অতি সহজে ব্রাঝতেন। সেইজন্য যথন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গশ্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন স্কাভীর ন্নেহ অথচ অনিবার্য কোতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, এ কথা মনে করিলে আজও লম্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্টার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রারই নিমল্তণ থাকিত। কিছ্বদিন যাতায়াতের পর ডাক্টার তাঁহার মেরেটির সংগ্যে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেরেটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্টার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিল্ডু বাহিরের লোকের কাছে গত্বজব শ্বনিতাম—মেরেটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন স্বর্প তেমনি স্ক্রিক্টা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার দ্বীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইরা যাইত। তিনি জানিতেন, আমি হারান ডাক্টারের বাড়ি গিয়াছি কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিল্ঞাসাও করেন নাই।

মর্ভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন ব্ক পর্যানত তখন চোখের সামনে ক্লপরিপ্রা প্রচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগন্গ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তথন প্রায়ই শন্ত্র্যা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো: কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্থাকৈ লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসংগ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মান্বের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুকিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শ্বনিতে পাইলাম, আমার স্থাী হারান বাব্বেক বিলতেছেন, "ডাক্তার, কতকগ্লো মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষ্ধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।"

ডাব্তার বলিলেন, "ছি, এমন কথা বলিবেন না।"

কথাটা শর্নিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডান্তার চলিয়া গেলে আমার স্থাীর ঘরে গিয়া তাঁহার শ্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে বাও। তোমার বেড়াইতে বাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমর ক্ষর্ধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ভাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে ব্রঝাইয়াছিলাম, ক্ষ্মাসণ্ডারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চর বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাট্রকু ব্রঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণ বাব অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে একণ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাব্র কন্যা মনোরমা আমার স্বাক্তি দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলার আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার দ্বার বেদনা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছ্ব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত দ্বির নিদতব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মাঝি কাধ হইতে থাকে এবং মাঝ নাল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার বলা বাঝা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয়্যপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অন্বরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না কিন্বা হয়তো বড়ো কন্টের সময় আমি কাছে থাকি, এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পাশ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিদতব্ধ। কেবল এক-একবার ধল্বণার কিঞ্চিং উপশ্যে আমার দ্বার গভাঁর দীর্ঘনিন্বাস শানা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশন্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছ্কুণ ঘরের কিছ্কুই দেখিতে না পাইয়া ন্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার প্রাী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে!"— তাঁহার

সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাং অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অস্ফুটেস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে! ও কে গো!"

আমার কেমন দ্বর্থি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনি না।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মৃহ্তেই বলিলাম, "ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাব্র কন্যা!"

স্থাী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অলপস্বলপ আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাব আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওম্ব সংশ্যে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্থাকৈ বলিলেন, "এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওম্বটা ভারি বিষ।"

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শ্ব্যাপাশ্ববিতী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ফীলোক কেহ নাই, ই'হাকে সেবা করিবে কে?"

আমার দ্বা ব্যাদত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না, না, আপনি কন্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, 'উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্বী বলিলেন, "ডাক্তারবাব, ইনি এই বল্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইণ্ছাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?"

ডাক্তারবাব, আমাকে কহিলেন, "আসন্ন না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেডাইয়া আনি।"

আমি ঈষং আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলন্তে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাব্ বাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্বীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার দ্বী ছট্ফট করিতেছেন। অন্তাপে বিষ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি ব্যথা বাডিয়াছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই ব্যাঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না?"

विनया मिमिणे एरिवन श्रेरा नरेया प्रिथनन, रमणे थानि।

আমার স্বীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভূল করিয়া এই ওষ্থটা খাইয়াছেন?"

আমার স্থাী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, "হাঁ।"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প্ আনিতে ছ্র্টিলেন।

আমি অর্ধমুছিতের ন্যায় আমার দ্বীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তথন, মাতা তাহার পীড়িত শিশ্বকে যেমন করিয়া সান্থনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দ্বই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা ব্ব্যাইতে চেন্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই কর্ন স্পর্শের শ্বারাই আমাকে বারম্বার করিয়া বালতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সমুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সমুখে মরিলাম।"

ডার্কার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যক্তণার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ বড়ো গরম।" বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জাদ্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাডিয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেন্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া ব্রিব?

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুইধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুদ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহার উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত; যতট্যকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তর্তলের ঝিল্লিধননি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিন্দ্র-প্রান্তে একটি শব্দের সর্বু পাড় ব্যনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটা তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাশ্ডুর বর্ণে অন্কিত সেই শিথিল-অণ্ডল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া ম্তিটি আমার মনে এক অনিবার্ব আবেগের সন্ধার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগন্ন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হল্মদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিশ্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোকালে ভলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত্র চমিকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর একদিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মৃহ্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর লাহা—করিয়া আতি দ্রতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মাভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তন্দন্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে ম্ছিড হইয়া নিচে পড়িয়া গেলাম।

ম্ছাভঙগ দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শ্রহার আছি। **স্থাী জিল্পাসা** করিলেন, "তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শন্নিতে পাও নাই, সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?"

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "সে ব্রিঝ হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শ্রনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?"

দিনের বেলায় দপণ্ট বৃথিতে পারিলাম, পাখির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসগ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চালয়া গেল। কয়িদন বড়ো স্বে ছিলাম। চারিদিকের সোন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুশ্ধ শ্বার অনেকদিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খ্লিতে লাগিল।

গণগা ছাড়াইয়া খড়ে ছাড়াইয়া অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পেণিছিলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজাণগানীর মতো কৃশ নিজীবভাবে স্ফ্রণীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিণ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশ্ন্য তৃণশ্ন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধ্ব করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগানি এই রাক্ষসীনদীর নিতান্ত মাথের কাছে জোড়হন্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘ্রমের ঘারে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝ্প ঝাপ্ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পভিতেছে।

এইখানে বেড়াইবার স্ক্রবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদুরে চলিয়া গেলাম। সুর্যান্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শ্রুক্লপক্ষের নির্মাল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুদ্র বালির চরের উপর যখন অজস্ত্র অবারিত উচ্ছ্রিসত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশ্না চন্দ্রালোকের অসীম স্বন্ধরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুই জনে দ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেড়ন করিয়া তাহার শ্বীরটি আচ্ছ্রের করিয়া রহিয়াছে।

নিশ্তশ্রতা যখন নিবিড় ইইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শ্রতা এবং শ্নাতা ছাড়া যখন আর কিছ্ই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যুস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভ্র করিয়া দাঁড়াইল। প্রাকৃত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইর্প অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দ্টি মান্মকে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গমাহীন পথে উদ্দেশ্যহীন শ্রমণে চন্দালোকিত শ্নাতার উপর দিয়া অবারিত ভাবে চলিয়া যাইব।

এইর্পে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালকোরাশির মাঝখানে অদ্বে একটি জলাশয়ের মতো হইরাছে— পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মর্বাল্কাবেণ্টিত নিস্তর্গ্গ নিষ্কৃত নিশ্চল জলট্কুর উপরে একটি স্দৃণীর্ঘ জ্যাংশনার রেখা ম্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দ্ইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কী ভাবিয়া আমার ম্থের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাং খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোংশনাবিকাশত ম্খখানি তুলিয়া ধরিয়া চুশ্বন করিলাম।

সেই সময় সেই জনমানবশ্ন্য নিঃসংগ মর্ভূমির মধ্যে গশ্ভীরন্বরে কে তিনবার বিলয়া উঠিল, "ও কে? ও কে? ও কে?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্থাও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দ্বজনেই ব্রিলাম, এই শব্দ মান্বিক নহে, অমান্বিকও নহে—চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাং এত রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাচ্চে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলন্দেব ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া স্মুখ্পত মনোরমার দিকে একটিমার দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঞ্জালি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফাটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে? ও কে? ও কে গো?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই জন্বলাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মৃহুতেই ছায়াম্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাপাইয়া, বেটে দ্বলাইয়া, আমার সমশত ঘর্মান্ত শিরাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাপাইয়া, বেটে দ্বলাইয়া, আমার সমশত ঘর্মান্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাচির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইলা, পদ্মার চর পার হইলা, তাহার পরবতী সমশত স্কৃত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমণ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম স্দ্রের চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল; ক্রমে তাহা যেন স্তির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শ্রনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দ্রে যাইতেছে কিছ্বতেই আমার মিন্তক্ষের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘ্মাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া

শান্তলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্থকারে আবার সেই অবর্শধ দ্বর বলিয়া উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার ব্কের রক্তের ঠিক সমান তালে কুমাগতই ধর্নিত হইতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।" সেই গভীর রাক্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!"

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাব, পাংশ্বর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠদ্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, "একট্ব জল খান।" এমন সময় হঠাং আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ দপ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাং দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবতী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ কাঁচ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাব্র মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছ্মাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাম্পনিক শঙ্কার মন্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লাজ্জত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিল্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার স্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, "ডাক্তার! ডাক্তার।" মাঘ ১৩০১

## আপদ

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বস্ত্রের শব্দ এবং বিদ্যাতের ঝিকমিকিতে আকাশে যেন স্রাস্বের ঘ্রম্থ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগ্লো মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মতো দিগ্বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গণগার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগ্লো কলশব্দে নৃত্য জর্ডিয়া দিল, এবং বাগানের বড়ো বড়ো গাছগ্লো সমস্ত শাখা ঝট্পট্ করিয়া হাহ্বতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে ল্টেপ্র্টি করিতে লাগিল।

তথন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুন্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবতী নিচের বিছানায় বসিয়া দ্বী-পুরুষে কথাবার্তা চলিতেছিল।

শরংবাব, বলিতেছিলেন, "আর কিছ্বদিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।"

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, "আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোনো ক্ষতি হইবে না।"

বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই ব্রঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দ্রুহ নয়, তথাপি বাদপ্রতিবাদ কিছ্বতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘ্র খাইয়া মুরিতেছিল; অবশ্বে অগ্র-তরণ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরং কহিলেন, "ডাক্তার বলিতেছে, আর কিছ্রদিন থাকিয়া গেলে ভালো হয়।"

কিরণ কহিলেন, "তোমার ডাক্তার তো সব জানে!"

শরং কহিলেন, "জান তো, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদহর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভালো হয়।"

কিরণ কহিলেন, "এখানে এখন বৃথি কোথাও কাহারো কোনো ব্যামো হয় না!" প্র ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালোবাসে, এমন কি, শাশ্বড়ি পর্যান্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল, এবং ডাঙ্কার যখন বায়্বপরিবর্তানের প্রস্তাব করিল, তখন গৃহে এবং কাজকর্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশ্বড়ি কোনো আপত্তি করিলেন না। র্যান্ত প্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিয়াতেই, বায়্বপরিবর্তানে আরোগ্যের আশা করা এবং স্থান জন্য এতটা হ্লস্থ্ল করিয়া তোলা, নব্য স্থোনতার একটা নির্লাজ্ঞ আতিশয় বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশন করিলেন, ইতিপ্রে কি কাহারও স্থান কঠিন পীড়া হয় নাই, শরং যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মান্যরা অমর, এবং এমন কোনো দেশ আছে কি যে অদ্টেটর লিপি সফল হয় না— তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হনয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণট্কু তাঁহাদের নিকট গ্রন্তর বোধ হইল। প্রিয়ব্যক্তির বিপদে মান্যের এর্প মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগম্ব হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকর্ব কৃশতা অভ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৎকম্পসহ মনে উদয় হয়, আহা বড়ো রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সংগপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভালো লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সখিগনী নাই; কেবল সমস্ত দিন আপনার রুশ্ন শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্য পালন করো, ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুশ্ধগ্হে স্বামীস্ফীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ বতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভরপক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যথন নির্বৃত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষং বিমন্থ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বাসল তথন দ্বর্বল নির্পায় প্রর্যাটর আর কোনো অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে বেহারা উচ্চঃস্বরে কী একটা নিবেদন করিল।

শরং উঠিয়া শ্বার খ্রালিয়া শ্রানলেন, নৌকাড়বি হইয়া একটি ব্রাহারণবালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শ্বনিয়া কিরণের মান-অভিমান দ্র হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শ্বত্বস্ত বাহির করিয়া দিলেন এবং শীঘ্র একবাটি দ্বধ গ্রম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপ্রে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই।

কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্বনিলেন, সে বাদ্রার দলের ছোকরা, তাহার নাম নীলকাশ্ত। তাহারা নিকটবতীর্ণিংহবাব্দের বাড়ি যাদ্রার জন্য আহতে হইরাছিল; ইতিমধ্যে নৌকাড়বি হইরা তাহাদের দলের লোকের কী গতি হইল কে জানে; সে ভালো সাঁতার জানিত, কোনোমতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটা হইলেই সে মারা পড়িত, এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরং মনে করিলেন, হইল ভালো, কিরণ একটা ন্তন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবেই কাটিয়া বাইবে। ব্রাহ্মণবালকের কল্যাণে প্র্যুসপ্তরের প্রত্যাশার শাশ্রভিও প্রসন্ত্রতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশর ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনীপরিবারের হাতে বদলি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলন্দের শরং এবং তাহার মাতার মত পরিবর্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ বায়।

নীলকানত গোপনে শরতের গন্ডগন্ডিতে ফড়্ ফড়্ শব্দে তামাক টানিতে আরদ্ভ করিল। বৃণ্টির দিনে অদ্লানবদনে তাঁহার শথের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্ধন্সগুয়চেন্টায় পল্লীতে পর্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মালন গ্রাম্য কুক্ররকে আদর দিয়া এমান স্পর্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহ্ত শরতের সন্সাজ্জত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্মাল জাজিমের উপর পদপল্লবচতৃষ্টয়ের ধ্লিরেখায় আপন শন্ভাগমনসংবাদ স্থায়ীভাবে মন্দ্রত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুদিকে দেখিতে দেখিতে একটি স্বৃহৎ ভক্তশিশন্সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে-বংসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড়ো বেশি আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরং এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের প্রাতন জামা মোজা এবং ন্তন ধ্বিত চাদর জ্বতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাব্ব সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার দেনহ এবং কোতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যম্থে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বিসতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘিষয়া ঘষয়া শ্কাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নিচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া বাইয়া ঘষয়া ঘালর করিত— এইয়্পে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরংকে তাঁহার সহিত একাসনে দর্শক্রোণীভুক্ত করিবার চেন্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্প্রণ স্ফ্রতি পাইত না। শাশ্বিড় এক একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শ্বিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন কিন্তু অবিলন্বে তাঁহার চিরাভ্যন্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভৃত এবং তাঁহাকে শ্ব্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কান্মলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদ্ভেট প্রায়ই জন্টিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনাজনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ়ে ধারণা ছিল

ষে, প্রথিবীর জলস্থলবিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণায় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোন্দ-পনেরো হয় তবে বয়সের অপেক্ষা মূখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে, যদি সতেরো আঠারো হয় তবে বয়সের অনুর্প পাক ধরে নাই। হয় সে অকালপক্ষ, নয় সে অকাল-অপক্ষ।

আসল কথা এই, সে অতি অলপ বয়সেই যাত্রার দলে ঢ্রাকিয়া রাধিকা, দময়নতী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যকমতো বিধাতার বরে খানিক দ্র পর্যান্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটোই দেখিত, আপনাকেও সে ছোটোই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারো কছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ-প্রভাবে সতেরো বংসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ষ সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ষ চোম্পর মতো দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই শ্রম আরো দ্যুম্ল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হউক, বা বয়সান্চিত ভাষা প্রয়োগবশতই হউক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দ্বুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তার্ব্য ছিল। অন্মান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবত কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্ষতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরংবাব্র আশ্রমে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকাল্ডের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতিদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়া ছিল এখানে আসিয়া সেটা কখন একসময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো-আঠারো বংসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্তন বাহির হইতে কাহারো চোখে পড়িল না কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকষোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লচ্ছিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে দ্বীবেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে-কথাটা অকদ্মাৎ তাহার বড়োই কণ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অন্করণ করিতে ভাকিলেই সে অদুশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছ্ম নয় এ কথা কিছ্মতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছ্ব কিছ্ব করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বউঠাকর্নের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দ্বই চক্ষে দেখিতে পারিত না, এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশ্বনা কোনোকালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগ্বলো তাহার চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গণগার ধারে চাপাতলায় গাছের গ্র্ভিতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খ্লিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চণ্ডল অন্যমনক্ষ পাখি কিচ্মিচ্ শব্দে ব্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষ্ব রাখিয়া কী ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছ্বতেই আর-একটা কথায় গিয়া পেশছিতে পারিত না, অথচ বই পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগোরব উপস্থিত হইত। সামনে

দিয়া যখন একটা নোকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ন্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্বে সে অভ্যন্ত গানগুলো যন্ত্রের মতো যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের স্বরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব চাণ্ডলা সন্থার করে। গানের কথা অতি যংসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যুক বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত—

ওরে রাজহংস, জন্ম দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হাল রে— বল্ কী জন্যে, এ অরণ্যে, রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত: তখন চারিদিকের অভাস্ত জগংটা এবং তাহার তচ্চ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নতেন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপর্প ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কী মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃ-মাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিণ্ডনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশ্ব যথন সন্ধ্যাশয্যায় শ্বইয়া রাজপুত্র রাজ-कना। এবং সাত রাজার ধন মানিকের কথা শোনে, তখন সেই ক্ষীণদীপালোকিত জীর্ণ গৃহকোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্রা ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নৃতন রূপ, উম্জবল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের স্বরের মধ্যে এই যাতার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগণটিকে একটি নবীন আকারে সূজন করিয়া তুলিত—জলের ধর্নি, পাতার শব্দ, পাখির ডাক এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মী-ছাডাকে আশ্রর দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহম,খচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেণ্টিত বাহ, দুইখানি এবং দুলভি স্কুদর পুষ্পদলকোমল রক্তিম চরণ-যুগল কী এক মায়ামলবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার একসময় এই গীতিমরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্তমে শরং আসিয়া তাহার গালে ঠাস ঠাস করিয়া চড ক্যাইয়া দিতেন, এবং বালক-ভক্তমন্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকানত জলে স্থলে এবং তর শাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সাজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুদি হইলেন, তাঁহার হাতে আর-একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়ক্ষ ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিক্তার করিতে লাগিলেন। কখনো হাতে সিন্দুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন. কখনো তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনো ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার বুদ্ধ করিয়া স্কলিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা প্রিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরপে উভয়ে সমদতদিন তর্জন ধাবন হাস্য, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ, ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং প্রনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকাশ্তকে কী ভূতে পাইল কে জানে। সে কী উপলক্ষ করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীর তিক্তরসে পরিপার্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগালিকে অন্যায়র্পে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশি কুকুরটাকে অকারণে লাখি মারিয়া কেই কেই শব্দে নভোমণ্ডল ধরনিত করিয়া ভূলিল, এমন কি, পথে শ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছা-গালার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভালো খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মাখে বাসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালোবাসেন। ভালো খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল, স্থাদ্য দ্রব্য প্রনঃপ্রনঃ খাইবার অন্যরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এই জন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন এবং এই ব্রাহ্মণবালকের তৃশ্তিপূর্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সূখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশত নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত: পূর্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না, সে সর্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুন্ধ খাইয়া তবে উঠিত— কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পডিত: রাষ্পর্বাধকণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, আমার ক্ষুধা নাই। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুত্রুতচিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এবং খাইবার জন্য বারস্বার অন্বারে করিবেন, সে তথাপি কিছ, তেই সে অন, রোধ পালন করিবে না, বলিবে, আমার ক্ষরধা নাই। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না. কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না: খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফ্রালিয়া ফ্রালিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কী তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবি, কে তাহাকে সাম্থনা করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না. তখন স্নেহময়ী বিশ্বধান্ত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমলকরম্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শাল্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ়ে ধারণা হইল, সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্বদাই লাগায়; যেদিন কিরণ কোনো কারণে গদ্ভীর হইয়া থাকিতেন সেদিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকানত একমনে তীব্র আকান্দার সংগ্য সর্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, "আর-জন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।" সে জানিত, ব্রাহানের একানত মনের অভিশাপ কখনো নিচ্ছল হয় না, এই জনা সে মনে মনে সতীশকে ব্রহাতেজে দশ্ধ করিতে গিয়া নিজে দশ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বউঠাকুরানীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্য-মিশ্রিত পরিহাসকলরব শ্বনিতে পাইত।

নীলকানত স্পণ্টত স্তীশের কোনোর্প শাহ্বতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু স্বোগমতো তাহার ছোটোখাটো অস্ববিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গণগায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত তখন নীলকানত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত; সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত, সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ শথের চিকনের-কাজ-করা জামাটি গণগার

জলে ভাসিয়া যাইতেছে; ভাবিল, হাওয়ায় উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন্ দিক হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে বাত্রার গান গাহিতে বলিলেন; নীলকান্ত নির্ত্তর হইয়া রহিল; কিরণ বিস্মিত হইয়া জিল্পাসা করিলেন, "তোর আবার কী হল রে।" নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ প্রনশ্চ বলিলেন, "সেই গানটা গা-না।" "সে আমি ভূলে গেছি" বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তৃত হইতে লাগিল; সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোনো কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে, সে প্রশন্মান্ত কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সশ্বেগ লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে শাশ্রিড় স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণও তাহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দ্বই দিন আগে ব্রাহ্মণবালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয়দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শ্বনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল্ছল্ করিয়া উঠিল; যাহাকে চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না তাহাকে কিছ্বদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভালো হয় নাই বিলয়া কিরণের মনে বড়ো অন্বতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল; সে অতবড়ো ছেলের কামা দেখিয়া ভারি বিরম্ভ হইয়া বালিয়া উঠিল, "আরে মোলো, কথা নাই, বার্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!"

কিরণ এই কঠোর উদ্ভির জন্য সতীশকে ভর্ণসনা করিলেন। সতীশ কহিল, "তুমি বোঝ না বউদিদি, তুমি সকলকেই বড়ো বেশি বিশ্বাস করো; কোথাকার কে তাহার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার প্রনর্মন্থিক হইবার আশুকায় আজ মায়াকালা জুড়িয়াছে— ও বেশ জানে যে, দুফোঁটা চোখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।"

নীলকানত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাম্পনিক ম্তিকে ছ্বির হইয়া কাটিতে লাগিল, ছ্ব্রুচ হইয়া বিশিধতে লাগিল, আগ্নন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নাত্র বিসল না, কেবল তাহারই মর্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি শোখিন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নোকার উপর দোয়াত বসানো এবং মাঝে একটা জর্মন্ রোপার হাঁস উদ্মৃত্ত চপ্তৃপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, সোটর প্রতি সতীশের অত্যন্ত যন্ধ ছিল; প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযম্প্রে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রোপাহংসের চপ্ত্র-অগ্রভাগে অপ্যানলির আঘাত করিয়া বলিতেন, "ওরে রাজহংস, জন্মি ন্যুক্তবংশে এমন নৃশংস কেন হলি রে" এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকোতুকে বাগ্যুম্খ চলিত।

ম্বদেশবাত্রার আগের দিন সকালবেলায় সে জিনিসটা খ্রিজয়া পাওয়া গেল

না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উডিয়াছে।"

কিন্তু সতীশ অন্নিশর্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে-বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না—গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘরে ঘরে করিতে দেখিয়াছে, এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মাথে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার দোয়াত চুরি করে কোথায় রেখেছিস এনে দে।"

নীলকাশত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে এবং বরাবর প্রফল্পচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মন্থে যখন তাহার নামে দোয়াত চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড়ো বড়ো দ্বই চোখ আগন্নের মতো জনলিতে লাগিল; তাহার ব্বেকর কাছটা ফ্রলিয়া কপ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল; সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দ্বই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রম্থ বিডালশাবকের মতো সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মুদ্রমিষ্টস্বরে বলিলেন, "নীলু, যদি সেই দোয়াতটা নিয়ে থাকিস আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বলবে না।"

তথন নীলকান্তের চোখ ফাটিয়া টস্টস্করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "নীলকান্ত কখনোই চুরি করে নি।" শরং এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চরি করে নি।"

किंत्र अवरल विललन "कथरनाई ना।"

শরং নীলকাত্তকে ডাকিয়া শওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, "না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।"

সতীশ কহিলেন, "উহার ঘর এবং বাক্স খু'জিয়া দেখা উচিত।"

কিরণ বলিলেন. "তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দোষীর প্রতি কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি কর্ণ চক্ষর অগ্র্জলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনোর্প হসতক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইর্প অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভালো দ্ইজোড়া ফরাশডাঙার ধ্বতিচাদর, দ্বইটি জামা, একজোড়া ন্তন জবতা এবং একটি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বালয়া সেই স্নেহ-উপহারগ্রিল আন্তে আন্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খ্লিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগ্লিল ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাটাই, কণ্ডি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিন্ক, ভাঙা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানা জাতীয় পদার্থ স্ত্পাকারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভালো করিয়া গ্রেছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিস ধরাইতে পারিবেন। সেই উন্দেশে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাটাই লাঠিম ছার্রি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল; তাহার পরে খানকয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহ্-যত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিবল আশ্চর্য হইয়া আরক্তিমমৃথে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া
ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন নীলকালত পশ্চাং হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকালত সমস্তই দেখিল, মনে করিল, করিণ স্বয়ং চোরের মতো তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মতো লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহংসাসাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিসটা গণ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মৃহুতের দুর্বলতাবশত ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সর মধ্যে প্ররিয়াছে, সে সকল কথা সে কেমন করিয়া ব্রঝাইবে। সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী। সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, এ নিন্তুর অন্যায় সে কিছুতেই ব্রঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীঘানিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সর ভিতরে রাখিলেন। চোরের মতো তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপরে বালকের লাটাই লাঠি লাঠিম ঝিন্ক কাঁচের ট্করা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন এবং সর্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই রাহ্মণবালকের কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; প্রিলস বলিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিলেন, "এইবার নীলকান্তের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।"

কিরণ জেদ করিয়া বলিলেন, "সে কিছুতেই হইবে না।"

বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির করিয়া গোপনে গংগার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান একদিনে শ্না হইয়া গেল। কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া খ্রিজয়া খ্রিজয়া কাদিয়া কাদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ফাল্যনে ১৩০১

# **मि** ि

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

পল্লীবাসিনী কোনো এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দ্ব্ত্তিসকল সবিস্তারে বর্ণনপূর্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, "এমন স্বামীর মূথে আগ্যন।"

শ্বনিয়া জয়গোপালবাব্র স্থা শশা অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন— স্বামীজাতির মুখে চুরটের আগ্বন ছাড়া অন্য কোনো প্রকার আগ্বন কোনো অবস্থাতেই কামনা করা স্থাজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞিং সংকোচ প্রকাশ করাতে কঠিনহদর তারা দ্বিগ্ন উংসাহের সহিত কহিল, "এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভালো।" এই বলিয়া সে সভাভণ্য করিয়া চলিয়া গেল।

শশী মনে মনে কহিল, স্বামীর এমন কোনো অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হদয়ের সমসত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্রিসত হইয়া উঠিল; শয়্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শ্ন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আদ্রাণ অন্ভব করিল এবং দ্বার রুম্ব করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুক্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিস্কলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইর্পে নিভ্ত কক্ষে নির্জান চিন্তায় প্রাতন ক্ষ্তিতে এবং বিষাদের অগ্রাক্তলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাশপত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একয়ে অবস্থান করিয়া নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে। কোনো পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছনসের কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোল বংসর একাদিয়মে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশীর মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের শ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হদয়ে প্রেমের ফাঁস ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; টিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা উন্টন করিতে লাগিল।

তাই আজ এতদিন পরে এত ব্য়সে ছেলের মা হইয়া শশী বসন্তমধ্যাহে নির্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিত্যোবনা নববধ্রে স্থেদ্বন্দ দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সন্ম্থ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহুদ্রে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল— কিন্তু সেই অতীত স্থসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল, 'এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং

বসন্তকে নিজ্ফল হইতে দিব না।' কতদিন কতবার তুচ্ছ তকে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে; আজ অন্তশ্তচিত্তে একান্ত মনে সংকল্প করিল, আর কখনোই সে অসহিস্কৃতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্ম হৃদয়ে স্বামীর ভালো-মন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে— কারণ, স্বামী সর্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেকদিন পর্যক্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেই জন্য জয়গোপাল বদিও সামান্য চাকরি করিত, তব্ব ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশ্রের যথেচ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতালত অকালে প্রায় বৃশ্ববয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসম্বের একটি প্রসল্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইর্প অনপেক্ষিত অসংগত অন্যায় আচরণে শশী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষ্মন্ত হইয়াছিল; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার দেনহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষ্মুদ্রকায়, স্তন্যপিপাস্ম, নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দ্বই দ্বর্বল হস্তের অতি ক্ষ্মুদ্র বন্ধমর্ছির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশাভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবতী পথানে চাকরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে প্রীড়াপীড়ি করিয়াছিল— কিন্তু সর্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোনো উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারো কথায় কর্ণপাত করিল না; শশীকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্বীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনার শিশ্ব দ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুর্টিয়া বলিবার জো নাই তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তনপান করিতে ও চক্ষব্ব মুনিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড়ো ভগিনীটি—দুধ গরম, ভাত ঠান্ডা, ছেলের স্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অলপ দিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্বে জননী তাঁহার কন্যার হাতে শিশ্বপূত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলন্দেবই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হদর অধিকার করিয়া লইল। হৃহহৃংকার শব্দপূর্বক সে যখন তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পাড়রা পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষ্মদ্র মুখের মধ্যে তাহার মুখ চক্ষ্ম্ নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেন্টা করিত, ক্ষ্মদ্র মুন্টির মধ্যে তাহার কেশগুল্ভে লইয়া কিছ্মতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, স্বেদিয় হইবার প্রেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাহাকে প্লাকিত করিয়া গড়াইয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাহাকে প্লাকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত; যখন ক্রমে সে তাহাকে জিজি এবং জিজিমা বিলায়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গ্রমনপূর্বক তাহার প্রতি বিধিমতো উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল, তখন শশী আর থাকিতে পারিল না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষম্ম

অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া, তাহার প্রতি তাহার আধিপত্য ঢের বেশি হইল।

#### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বংসর তখন তাহার পিতার কঠিন পাঁড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেন্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পেণছিল তখন কালীপ্রসম্বের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্বে কালীপ্রসন্ন নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অপুণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সত্তরাং বিষয়রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেকদিনের পরে স্বামীস্থার প্রেমিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু দুটি মান্মকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ, মন জিনিসটা সজীব পদার্থ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্তন।

শশীর পক্ষে এই ন্তন মিলনে ন্তন ভাবের সণ্ডার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। প্রাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাসবশত যে এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপস্ত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন প্রেপিক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপত হইল; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন দিনই আস্কুক, যতদিনই যাক, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনোই স্লান হইতে দিব না।

ন্তন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যর্প। প্রে যখন উভরে অবিচ্ছেদে একরে ছিল, যখন স্মীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্মী তখন জীবনের একটি নিত্য সত্য হইয়াছিল— তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এইজন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাসবিচ্ছেদের মধ্যে ন্তন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। প্রে নিতানত নিশেচন্ট নিশিচন্তভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বংসর অবস্থা-উন্নতি-চেণ্টা তাহার মনে এমন প্রবল-ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল ষে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই ন্তন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার প্রেজীবন বস্তুহীন ছায়ার মতো দেখাইতে লাগিল। স্থীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম, এবং প্রব্বের ঘটায় দুশেচন্টা।

জয়গোপাল দূই বংসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব দ্বাটিকৈ ফিরিয়া পাইল না। তাহার দ্বার জীবনে শিশ্ব শ্যালকটি একটা ন্তন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই অংশে দ্বার সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। স্থা তাহাকে আপনার এই শিশ্বস্থের ভাগ দিবার অনেক চেণ্টা করিত, কিন্তু ঠিক কৃতকার্য হইত কি না বলিতে পারি না।

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমন্থে তাহার ব্বামীর সম্মন্থে ধরিত—নীলমণি প্রাণপণে শশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মূথ লাকাইত, কোনো প্রকার কুট্দিবতার থাতির মানিত না। শশীর ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষান্ত প্রতাটির যত প্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, স্বগ্নাল জয়গোপালেয় নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সেজন্য বিশেষ আয়হ অনাভব করিত না এবং শিশান্টিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছনতেই ব্বিতে পারিত না, এই কৃশকায় বৃহৎমন্তক গশভীরমান্থ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কী আছে যেজন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপবায় করা হইতেছে।

ভালোবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশী অবিলম্বেই ব্রিঝল, জয়গোপাল নীলম্বির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত— স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদ্ভি ইইতে তাহাকে তফাতে রাখিতে চেণ্টা করিত। এইর্পে ছেলেটি তাহার গোপন যঙ্গের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী ইইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নিজনির হয় ততই প্রবল ইইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যুক্ত বিরম্ভ হইয়া উঠিত, এই জন্য শশী তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া, বুক দিয়া, তাহার কান্না থামাইবার চেণ্টা করিত— বিশেষত, নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যুক্ত হিংস্রভাবে ঘূণা প্রকাশপূর্বক জর্জারিত্তে গর্জান করিয়া উঠিত তখন শশী যেন অপরাধিনীর মতো সংকুচিত শশবাসত হইয়া পড়িত; তৎক্ষণাং তাহাকে কোলে করিয়া দুরে লইয়া গিয়া একান্ত সান্বায় স্নেহের স্বরে স্বানা আমার, ধন আমার, মানিক আমার' বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। প্রে এর্প স্থলে শশী নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলন্দন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্তন হইল। এখন সর্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশীর বক্ষে শেলের মতো বাজিত; তাই সে দণ্ডিত প্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে মিণ্ট দিয়া, খেলেনা দিয়া, আদর করিয়া, চুমো খাইয়া শিশুর আহত হদয়ে যথাসাধ্য সাম্থনা-বিধান করিবার চেণ্টা করিত।

ফলত দেখা গেল, শশী নীলমণিকে যতই ভালোবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরম্ভ হয়, আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে শশী তাহাকে ততই স্নেহস্কায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনো তাহার দ্বীর প্রতি কোনোর প কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশী নীরবে নমুভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে; কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল।

এইর্প নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাতপ্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দ্বঃসহ।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির সমসত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত, বিধাতা যেন একটা সর্ব কাঠির মধ্যে ফ্র্র দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড়ো ব্দ্ব্দ ফ্রটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত, ছেলেটি এইর্প ব্দ্ব্দের মতোই ক্ষণভঙ্গার ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেকদিন পর্যাপত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষন্ধ গশ্ভীর ম্থা দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমসত চিন্তাভার এই ক্ষ্রদ্র শিশ্বর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির **যত্নে ও সে**বায় **নীলমণি** তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বংসরে

भा मिल।

কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে ন্তন জামা চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধর্তি পরাইয়া বাব্ সাজাইয়া নীলমণিকে শশী ভাইফোঁটা দিতেছেন এমন সময়ে প্রোক্ত স্পণ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশীর সহিত্রকাড়া বাধাইয়া দিল।

সৈ কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোনো ফল নাই।

শ্বনিয়া শশী বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শ্বনিতে পাইল, তাহারা স্বামীস্থীতে প্রামর্শ করিয়া নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া তাহার স্বামীর পিসতুতো ভাইয়ের নামে বেনামি করিয়া কিনিতেছে।

শর্নিয়া শশী অভিশাপ দিল, যাহারা এতবড়ো মিথ্যা কথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুণ্ঠ হউক।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রনিতর কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল, "আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জো নাই। উপেন আমার আপন পিসতুতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কখন গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিলপুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে, আমি জানিতেও পারি নাই।"

শশী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নালিশ করিবে না?"

জয়গোপাল কহিল, "ভাইয়ের নামে নালিশ করি কী করিয়া। এবং নালিশ করিয়াও তো কোনো ফল নাই, কেবল অর্থ নন্ট।"

শ্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশীর পরম কর্তব্য, কিল্ডু কিছ্বতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই স্বথের সংসার, এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভংস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রর বিলয়া মনে হইত, হঠাং দেখিল, সে একটা নিণ্ট্র স্বার্থের ফাঁদ—তাহাদের দুটি ভাইবোনকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা শ্বীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া ক্লাকনারা পাইল না। ষতই চিল্তা করিতে লাগিল ততই ভয়ে এবং ঘ্ণায় এবং বিপদ্ম বালক শ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম লেনহে তাহার হদয় পরিপ্রণ্ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যদি উপায় জানিত তবে লাটসাহেবের নিকট নিবেদন

করিয়া, এমন কি, মহারানীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইরের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারানী কখনোই নীলমণির বার্ষিক সাত শ আটাল্ল টাকা মুনফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইর্পে শশী ষখন একেবারে মহারানীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিসতুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলম্মির জব্ব আসিয়া আক্ষেপ-সহকারে মূছ্য হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশী ভালো ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল বলিল, "কেনু মতিলাল মন্দ ডাক্তার কী!"

শশী তখন তাঁহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল; জয়গোপাল বলিল, "আছা, শহর হইতে ডাক্কার ডাকিতে পাঠাইতেছি।"

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া, বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে, এমন কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমসত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বিলল, "শহরে ডাক্তারবাব কে পাওয়া গেল না, তিনি দ্বের কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন।" ইহাও বিলল, "মকদ্দমা-উপলক্ষে আমাকে আজই অনত যাইতে হইতেছে; আমি মতিলালকে বিলয়া গেলাম, সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।"

রাত্রে নীলমণি ঘ্রমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশী কিছ্মাত্র বিচার না করিয়া রোগী দ্রাতাকে লইয়া নোকা চড়িয়া একেবারে শহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতেই আছেন, শহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্রস্থীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীনা বিধবার তত্ত্বাবধানে শশীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরুভ্রু করিলেন।

পর্রাদনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অণ্নিম্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, "আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তব্ব আমি এখন ফিরিব না; তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও; উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই, আমি উহাকে রক্ষা করিব।"

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, "তবে এইখানেই থাকো, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।"

শশী তখন প্রদীপত হইয়া উঠিয়া কহিল, "ঘর তোমার কী! আমার ভাইয়েরই তো ঘর।"

জয়গোপাল কহিল, "আচ্ছা, সে দেখা যাইবে!"

পাড়ার লোকে এই ঘটনায় কিছ্মদিন খ্ব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, "স্বামীর সংগ্যে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বসিয়া কর্-না, বাপ্র; ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কী। হাজার হউক, স্বামী তো বটে।"

সংখ্য যাহা টাকা ছিল সমসত খরচ করিয়া, গহনাপত্র বেচিয়া শশী তাহার ভাইকে মৃত্যুম্থ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড়ো জোত ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানার্পে যাহার আরু প্রায় বার্ষিক দেড়হাজার টাকা হইবে, সেই জোতটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া

জয়গোপাল নিজের নামে থারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের, তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি কর্ণস্বরে বলিতে লাগিল, "দিদি, বাড়ি চলো।" সেথানে তাহার সংগী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন-কেমন করিতেছে। তাই বারুবার বলিল, "দিদি, আমাদের সেই ঘরে চলো-না, দিদি।" শ্নিয়া দিদি কেবলই কাদিতে লাগিল। "আমাদের ঘর আর কোথায়!"

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোনো ফল নাই, তখন প্থিবীতে দিদি ছাড়া, তাহার ভাইরের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুন্ছিয়া শশী ডেপন্টি

ম্যাজিস্টেট তারিণীবাবরে অন্তঃপরে গিয়া তাঁহার স্তাকৈ ধরিল।

ডেপ্রটিবাব্র জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্বী ঘরের বাহির হইয়া বিষয় সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, ইহাতে শশীর প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভূলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালকসহ তাহার স্বীকে বলপ্রেক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামীস্ফীতে স্বিতীয় বিচ্ছেদের পর প্রেশ্চ এই স্বিতীয়বার মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

অনেকদিন পরে ঘরে ফিরিয়া প্রোতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড়ো আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশীর হদয় বিদীর্ণ হইল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শীতকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফঃস্বল পর্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শিকারসন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁব্ ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমাণর সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্যশেলাকের কিণ্ডিৎ পরিবর্তনপূর্বক নখী দনতী শৃংগী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দ্রের সরিয়া গেল। কিন্তু, স্বাশভীরপ্রকৃতি নীলমাণ অটল কোত্হলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকোতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পাঠশালায় পড?"

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ প্রুতক পড়িয়া থাক?"

নীলমণি প্রুম্ভক শব্দের অর্থ না ব্রবিষয়া নিস্তর্খভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের ম্বথের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিম্ট্রেট সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহে চাপকান প্যাণ্টলন্ন পাগড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিস্ট্রেটকৈ সেলাম করিতে গিয়াছে। অথপি প্রত্যথপি চাপরাশি কনস্টেবলে চারিদিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাম্ব্র বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্প টেবিল পাতিয়া বিসয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল এবং মনে করিতেছিল, "এই সময়ে চক্রবতীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় তো বেশ হয়!"

এমন সময় নীলমণিকে সণ্ডেগ করিয়া অবগ্নপ্ঠনাবৃত একটি স্থীলোক একেবারে ম্যাজিস্টেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমপণি করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা করো।"

সাহেব তাঁহার সেই পর্বে পরিচিত বৃহৎমদতক গশ্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং দ্বীলোকটিকে ভদুদ্বীলোক বালিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁডাইলেন, কহিলেন, "আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।"

স্ত্রীলোকটি কহিল, "আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।"

জয়গোপাল বিবর্ণমান্থে ছট্ফট্ করিতে লাগিল। কোত্রলী গ্রামের লোকেরা পরম কোতুক অন্ভব করিয়া চারিদিকে ঘে'বিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উ'চাইবামাত্র সকলে দৌড দিল।

তখন শশী তাহার দ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমসত ইতিহাস আদ্যোপানত বালিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিস্টেট রক্তবর্ণ মূথে গর্জন করিয়া বালিয়া উঠিলেন, "চুপ রও!" এবং বেরাগ্র দ্বারা তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মূথে দাড়াইতে নির্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশীর প্রতি গর্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেষিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া শ্নিতে লাগিল।

শশীর কথা শেষ হইলে ম্যাজিস্ট্রেট জয়গোপালকে গ্রুটিকতক প্রশন করিলেন এবং তাহার উত্তর শ্রুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশীকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, "বাছা, এ মকর্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিক্ত থাকো—এ-সন্বন্ধে যাহা কর্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার।"

শশী কহিল, "সাহেব, যতাদন নিজের বাড়িও না ফিরিয়া পায়, ততাদন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সাহেব কহিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে?"

শশী কহিল, "আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোনো ভাবনা নাই।"

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায়-মাদ্বলি-পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশানত মৃদ্বস্ভাব বাঙালির ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তথন শশী বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, 'বোবা, তোমার কোনো ভয় নেই— এসো।"

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অশ্র মোচন করিতে করিতে শশী কহিল, "লক্ষ্মী ভাই, যা, ভাই— আবার তোর দিদির সংগ দেখা হবে।"

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত ব্লাইয়া কোনোমতে আপন অণ্ডল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অর্মান সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের ন্বারা বেন্টন করিয়া ধরিলেন, সে 'দিদি গো, দিদি' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল—শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্রনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত প্রোতন ঘরে স্বামীস্ত্রীর মিলন হইল।
প্রজাপতির নির্বন্ধ!

কিন্তু, এ মিলন অধিকদিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে 'চুপ্ চুপ্' করিয়া তাহার মূখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশী ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল, আবার দেখা হইবে। সে কথা কোন্খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

८००८ हकी

## মানভঞ্জন

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শীলের গ্রিতল অট্টালকায় সর্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের দ্বী গিরিবালা বাস করে। শয়নকক্ষের দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুর্টিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ; ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা— বহিদ্দা দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীম্তির বাঁধানো এন্গ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রবেশশ্বারের সম্মুখবতী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিশ্বটি পড়ে তাহা দেয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সোন্দর্যে ন্যেন নহে।

গিরিবালার সোন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশিমর ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভণেগ চেতনার ন্যায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না; চারি দিকে এবং চিরকাল যের্প দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্ব।

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছনাসে আপনি আদ্যোপানত তরণিগত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বান্তেগ তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে—তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহনুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভংগীতে, তাহার চণ্ডল চরণের উদ্দাম ছন্দে, ন্প্রনিক্ষণে, কংকণের কিন্কিণীতে, তরল হাসো, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে, একেবারে উচ্ছৃত্থল ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্বাণ্ডেগর এই উচ্ছলিত মদির রসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে।

প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙিন বস্বে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাদের উপরে অকারণে **চণ্ডল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনে**র ভিতরকার কোনো এক অশ্রত অব্যক্ত সংগীতের তালে তালে তাহার অংগপ্রত্যংগ নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অংগকে নানা ভংগীতে উৎক্ষিণ্ত বিক্ষিণ্ত প্রক্ষিণ্ত করিয়া তাহার হেন বিশেষ কী এক আনন্দ আছে; সে যেন আপন সৌন্দর্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্বাঞ্গের উত্তপত রক্তস্রোতে অপূর্বে প্লেক সহকারে বিচিত্র আঘাতপ্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিণ্ডিয়া দক্ষিণ বাহ, আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়— অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে. তাহার অঞ্জ বিদ্রুদত হইয়া পড়ে, তাহার সুকলিত বাহার ভণ্গীটি পিঞ্জরমান্ত অদৃশ্য পাখির মতো অনন্ত আকাশের মেঘরাজ্যের অভিমুখে উডিয়া চলিয়া যায়। रठा रम उर रहेट अकठा माणित एना जुनिया अकातरन हर्दी एया रमनिया एम : চরণা প্রিলর উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহিজাগণ্টা একবার চট করিয়া দেখিয়া লয়— আবার ঘ্ররিয়া আঁচল ঘ্ররাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোছা ঝিনু ঝিনু করিয়া বাজিয়া উঠে। হয়তো আয়নার সম্মাথে গিয়া খোঁপা খালিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে: চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমলে বেন্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্তপঙ্জিতে দংশন করিয়া ধরে. দুই বাহ্য উধের তুলিয়া মুস্তকের পুশ্চাতে বেণীগুলিকে দুটু আকর্ষণে কুডলায়িত করে— চল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরোইয়া যায়— তখন সে আলস্য-ভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে প্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মতো বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগুহে তাহার কোনো কাজকর্মও নাই—সে কেবল নির্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে, কিন্তু স্বামী তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন প্রণিবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষ্ম এড়াইয়া গেছে।

বরণ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন স্কুল পালাইয়া তাহার স্কৃত অভিভাবকদিগকে বন্ধনা করিয়া নির্জন মধ্যাহে তাহার বালিকা স্বীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও শোখিন চিঠির কাগজে স্বীর সহিত চিঠিপন লেখালোখ করিত। স্কুলের বিশেষ বন্ধ্বদিগকে সেই-সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব অন্ভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্বীর সহিত মান-অভিমানেরও অসম্ভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে— কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যথন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগ্রনি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপ্রে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্তর প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে, মান্বেরের কাছে মান্বের নেশাটা অত্যন্ত বেশি। অসংখ্য মন্ব্যজীবন এবং স্বিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল— একটি ছোটো বৈঠকখানার ছোটো কর্তাটিরও নিজের ক্ষ্বদ্র দলের নেশা অলপতর পরিমাণে সেই একজাতীয়। সামান্য ইয়ার্কিবন্ধনে আপনার চারি দিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ার-মন্ডলী স্কুন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়; সেজন্য অনেক লোক বিষয়নাশ, খণ, কলব্দ সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তৃত হয়।

গোপীনার্থ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্তি, নব নব গোরবলাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ। সেই গর্বে সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত স্বুখন্কতব্বের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিট রাত্রিদিন আবতের মতো পাক খাইয়া খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে জগজ্জয়ী র্প লইয়া আপন অশ্তঃপ্রের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়নগ্রের শান্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত, বিধাতা তাহার হস্তে রাজদন্ড দিয়াছেন—সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জ্বগংখানি দেখা যাইতেছে সেই জগংটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে—অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মান্মকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি স্রিসিকা দাসী আছে, তাহার নাম স্ধাে, অর্থাৎ স্থামন্থী; সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভূপদ্বীর র্পের ব্যাখ্যা করিত, এবং অরিসকের হন্তে এমন র্প নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার যথন-তথন এই স্থােধেকে নহিলে চলিত না। উল্টিয়া পাল্টিয়া সে নিজের ম্থের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জন্লতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালােচনা শ্নিনত; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত এবং পরম প্রলকিত চিত্তে স্থােধেকে মিথ্যাবাদিনী চাট্ভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না। স্থাে তথন শত শত শপথ সহকারে নিজের মতের অক্তিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

সনুধা গিরিবালাকে গান শুনাইত— "দাসথত দিলাম লিথে শ্রীচরণে"; এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলক্তাঙ্কিত অনিন্দাসনুন্দর চরণপল্লবের দতব শুনিতে পাইত এবং একটি পদলন্তিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত— কিন্তু হায়, দুর্টি শ্রীচরণ মলের শব্দে শ্ন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝংকৃত করিয়া বেড়ায়, তবু কোনো স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসথত লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম লবংগ— সে থিয়েটারে অভিনয় করে— সে স্টেজের উপর চমংকার মূছা যাইতে পারে— সে যখন সান্নাসিক কৃত্রিম কাঁদ্বনির স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ" "প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাতলা ধ্বতির উপর ওয়েন্ট্ কোট পরা, ফ্ল্নেমোজার্মাণ্ডত দশ্কিমণ্ডলী "এক্সেলেণ্ট্" "এক্সেলেণ্ট্" করিয়া উচ্ছ্বিসত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবংগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপ্রের্ব অনেক-বার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনও তাহার স্বামী সম্প্র্ণর্পে পূলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অস্য়া অনুভব করিত। আর-কোনো নারীর এমন কোনো মনোরঞ্জিনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাস্য় কোত্হলে সে অনেকবার খিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না।

ञ्चराग्रस दम এकिमन छोका मित्रा मृत्यारक थिरत्रहोत प्राथर भाठाहेता मिल;

স্থো আসিয়া নাসা শ্রু কুণিত করিয়া রামনাম-উচ্চারণ-প্রক অভিনেত্তীদিগের ললাটদেশে সম্মার্জনীর ব্যবস্থা করিল এবং তাহাদের কদর্য মূর্তি ও কৃত্তিম ভাণ্গতে যে-সমস্ত প্র্বেষর অভিরুচি জন্মে তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শ্রনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিল্ল করিয়া গোল তখন তাহার মনে সংশ্য় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুইয়া বারুবার কহিল, বক্ষখন্ডাবৃত দংখকাণ্ডের মতো তাহার নীরস এবং কুংসিত চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণী শক্তির কোনো কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জর্বলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিন্ধ কাজের উত্তেজনা বেশি। তাহার হুর্গপিন্ডের মধ্যে যে-এক মৃদ্র কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময়, লোকময়, বাদ্যসংগীত-মুখরিত, দৃশ্যপটশোভিত রঙগভূমি তাহার চক্ষে ন্বিগ্রন্থ অপর্পতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীরবেণ্টিত নির্জন নিরানন্দ অন্তঃপর্র ইইতে এ কোন্ এক স্ক্রাজ্জত স্কুন্র উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমুদ্ত স্বুন্দর বিলয়া বোধ হইতে লাগিল।

া সেদিন 'মানভঞ্জন' অপেরা অভিনয় হইতেছে। কখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চণ্ডল দর্শকগণ মুহুতে স্থির নিস্তখ্য হইয়া বাসল, রংগমণ্ডের সম্মুখবতী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল স্কুলজ্জত নটী ব্রজাংগনা সাজিয়া সংগীতসহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের কর্তালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালার তর্বণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সংগীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল; মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোনো বাধামাত্র নাই ১

স্বধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতম্বরে কানে কানে বলে, "বউঠাকর্ন, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চলো: দাদাবাব্র জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না।" গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছ্মান্ত ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দ্র অগ্রসর হইল। রাধার দ্রর্জর মান হইয়াছে; সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না; কত অনুনর্যনির সাধাসাধি
কাঁদাকাঁদি, কিছুতেই কিছু হয় না। তখন গর্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফ্লিতে
লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্চনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ
নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখনো এমন করিয়া সাধে নাই;
সে অবহেলিত অবমানিত পরিতান্ত স্থাী, কিন্তু তব্ সে এক অপূর্ব মোহে স্থির
করিল যে, এমন করিয়া নিন্ঠ্রভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সোন্দর্যের
যে কেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ তাহা সে কানে শ্নিয়াছে, অনুমান করিয়াছে মান্ত
আজ দীপের আলোকে, গানের স্বরে, স্বদৃশ্য রঙ্গমণ্ডের উপরে তাহা স্ক্রপভর্বপ
প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মান্তব্দ ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকাপতন হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দুম্পিকগণ প্রম্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মন্ত্রমুশ্ধের মতো বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া বে বাড়ি যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল অভিনয় বর্ণি ফ্রাইবে না, যবনিকা আবার উঠিবে। রাধিকার নিকট শ্রীকৃঞ্বের পরাভব, জগতে ইহা ছাড়া আর কোনো বিষয় উপস্থিত নাই। স্বধো কহিল, "বউঠাকর্মন, করো কী, ওঠো, এখনই সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।"

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্মিট্ করিতেছে—ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই—গৃহপ্রান্তে নির্জন শ্যার উপরে একটি প্রাতন মশারি বাতাসে অলপ অলপ দ্বলিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিদ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্যময় আলোকময় সংগীতময় রাজ্য— যেখানে সে আপনার সমন্ত মহিমা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রন্থলে বিরাজ করিতে পারে— যেখানে সে অজ্ঞাত তচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সংতাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে, তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল— এখন সেনটনটাদের মন্থের রঙচঙ, সোল্দর্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল। কিন্তু তব্ তাহার নেশা ছন্টিল না। রণসংগীত শর্নিলে যোল্ধার হৃদয়্ব যেমন নাচিয়া উঠে, রণগমণ্ডের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইর্প আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ যে সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সন্দৃশ্য সমন্চ সন্দের বেদিকা স্বর্ণলেখায় অভিকত, চিত্রপটে সভিজত, কাব্য এবং সংগীতের ইন্দ্রজালে মায়ামন্ডিত, অসংখ্য মনুষ্পদ্ভির ল্বারা আক্রান্ত, নেপথ্যভূমির গোপনতার ল্বারা অপ্রেরহ্স্যপ্রাণ্ড, উল্জব্ব আলোক্যালায় সর্বস্মক্ষে সনুপ্রকাশিত— বিশ্ববিজয়িনী সোল্ধর্বাপ্রজীর পক্ষে এমন মায়াসিংহাসন আর কোথায় আছে।

প্রথমে যে দিন সে তাহার স্বামীকে রঙগভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যথন গোপীনাথ কোনো নটীর অভিনয়ে উন্মন্ত উচ্ছনাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জারিত চিত্তে মনে করিল, যদি কখনো এমন দিন আসে যে, তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দক্ষপক্ষ পতভেগর মতো তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণনখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার এই বার্থ রূপে বার্থ যোবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শ্রভাদন আসিল কই। আজকাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দ্বর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমন্ততার ঝড়ের ম্বথে ধ্লি-ধ্বজের মতো একটা দল পাকাইয়া ঘ্রারতে ঘ্রারতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈন্রমাসের বাসন্তী প্রিশিয়ায় গিরিবালা বাসন্তীরঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অণ্ডল উড়াইয়া ছাদের উপর বিসয়া ছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তব্ গিরি উলটিয়া পালটিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া ন্তন ন্তন গহনায় আপনাকে স্মান্জত করিয়া তুলিত। হীয়াম্কৃতার আভরণ তাহার অংগ প্রত্থেপ একটি উন্মাদনা সণ্ডার করিত— ঝল্মল্ করিয়া, র্ন্ত্ন্ন্ন্ বাজিয়া তাহার চারি দিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজ্বন্ধ এবং গলায় একটি চুনি ও ম্বার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠ অংগ্রলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। স্বধা পায়ের কাছে বিসয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোল কোমল রক্তোংপলপদপল্লবে হাত ব্লাইতেছিল, এবং অকৃত্রিম উচ্ছন্সের সহিত বলিতেছিল, "আহা বউঠাকর্ন, আমি যদি প্রব্রমান্ম হইতাম, তাহা হইলে এই

পা দ্বানি বৃকে লইয়া মরিতাম।" গিরিবালা সগরে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, "বোধ করি বৃকে না লইয়াই মরিতে হইত— তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম। আর বকিস নে। তুই সেই গানটা গা।"

সনুধো সেই জ্যোৎস্নাম্লাবিত নির্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—
দাসখত দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘ্নাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি উড়াইয়া, হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল— স্ধো অনেকখানি জিভ কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া উধ্নেশ্বাসে প্লায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মতো গ্রুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশাপট উঠিল না; শিখিপ্ছেচ্ডা পায়ের কাছে ল্টাইল না; কেহ রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না, "কেন প্রিণমা আঁধার কর ল্কায়ে বদনশশী।" সংগীতহীন নীরসকপ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "একবার চাবিটা দাও দেখি।"

এমন জ্যোৎস্নায়, এমন বসন্তে, এতদিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মণ্ডেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া ল্টাইয়া পড়ে— এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় সেই লোকটি বসন্তনিশীথে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্থীকে বলে, "ওগো, একবার চাবিটা দাও দেখি।" তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি; তাহাতে কোনো মোহ নাই, মাধুর্য নাই— তাহা অত্যুক্ত অকিঞ্ছিকর।

এমন সময়ে দক্ষিনে বাতাস জগতের সমসত অপমানিত কবিছের মর্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাসের মতো হৃত্ব করিয়া বহিয়া গেল— টব-ভরা ফ্রটন্ত বেলফ্রলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল— গিরিবালার চ্র্ণ অলক চোথে মুথে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বাসন্তীরঙের স্কান্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমসত মান বিসর্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "চাবি দিব এখন, তুমি ঘরে চলো।" আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহার সমস্ত নির্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত রহ্মান্ত বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে. ইহা সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, "আমি বেশি দেরি করিতে পারিব না, তুমি চাবি দাও।" গিরিবালা কহিল, "আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে যাহা-কিছ্ আছে সমস্ত দিব— কিন্তু আজ রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।"

গোপীনাথ বলিল, "সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।" গিরিবালা বলিল, "তবে আমি চাবি দিব না।"

গোপী বলিল, "দিবে না বৈকি। কেমন না দাও দেখিব।" বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল, চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢ্রকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খ্রলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙিয়া খ্রলিল— তাহাতে কাজললতা, সিশ্বরের কোটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে; চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া, গদি উঠাইয়া, আলমারি ভাঙিয়া নাস্তানাব্রদ করিয়া তলিল।

গিরিবালা প্রস্তরম্তির মতো শক্ত হইয়া, দরজা ধরিয়া, ছাদের দিকে চাহিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গর্গর্ করিতে করিতে আসিয়া বলিল, "চাবি দাও বলিতেছি, নহিলে ভালো হইবে না।"

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজ্বক্ধ, গুলা হইতে কণ্ঠী, অংগ্রুলি হইতে আংটি ছিনিয়া

नरेश जाराक नाथि मातिश हिनश राना।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভণ্য হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাচি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্বত্র যেন অথণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীৎকারধর্নি যদি বাহিরে শ্না যাইত, তবে সেই চৈত্র-মাসের স্ব্যস্থ্ত জ্যোৎস্নানিশীখিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্তস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব, এত অপমান গিরিবালা স্থাের কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল র্প্যােবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া, সে আপন অনাদরের প্রতিশােধ লইবে। কিন্তু তথনই মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছ্ আসিবে যাইবে না; প্রিবীর যে কতথানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অন্ভবও করিবে না। জীবনেও কোনা স্থ নাই, মৃত্যুতেও কোনা সাম্পনা নাই।

গিরিবালা বলিল, "আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।" তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দ্রে। সকলেই নিষেধ করিল; কিন্তু বাড়ির করী নিষেধও শ্বনিল না, কাহাকে সংগও লইল না। এ দিকে গোপীনাথও সদলবলে নোকা-বিহারে কতদিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গান্ধর্ব থিরেটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে 'মনোরমা' নাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বাহবা দিত এবং স্টেজের উপর তোড়া ছুর্ড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখনও নিষেধ করিতে সাহস্বকরে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিণ্ডিৎ মন্তাবস্থায় গ্রীনর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কী এক সামান্য কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোনো নটীকে গ্রহতর প্রহার করিল। তাহার চীৎকারে এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সেদিন অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে প্রনিশের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চর হইল। থিয়েটার-ওয়ালারা প্জার একমাস পূর্ব হইতে ন্তন নাটক 'মনোরমা'র অভিনয় খ্ব আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা শহরটাকে কাগজে মন্ড্রা ফেলিয়াছে; রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাণ্ডিকত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে। এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবগ্গকে লইয়া বোটে চডিয়া কোথায় অন্তর্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অক্লপাথারে পড়িয়া গেল। কিছ্রদিন লবঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক ন্তন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল; তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া ধায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দ্রদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদেবষে এবং কোত্হলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভভাগে মনোরমা দীনহীনবেশে দাসীর মতো তাহার শ্বশ্রবাড়িতে থাকে— প্রচ্ছন্ন বিনয় সংকুচিতভাবে সে আপনার কাজ-কর্ম করে— তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগ্হে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থলোভে কোনো এক লক্ষপতির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তখন দেখিতে পাইল— এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই। আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে— তাহার নির্পম সোন্দর্য আভরণে ঐশ্বর্যে মন্ডিত হইয়া দশ দিকে বিকীণ হইয়া পাড়িতেছে। শিশ্কালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগ্হ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গ্হে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত প্রনরায় ন্তন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসরঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকম ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যথন সে আভরণে ঝল্মল্ করিয়া, রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘ্রচাইয়া, রপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্বচনীয় গর্বে গোরবে গ্রীবা বিঙ্কম করিয়া সমস্ত দর্শকম ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্ম্বেবতী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্ঞপূর্ণ তীক্ষাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল— যখন সমস্ত দর্শকম ডলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসার করতালিতে নাট্যস্থলী স্নেবিকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল— তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিরিবালা গিরিবালা করিয়া চীংকার করিয়া উঠিল। ছ্রিয়া স্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেন্টা করিল— বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভঙেগ মর্মান্তিক জ্বন্ধ হইয়া দর্শকগণ ইংরাজিতে বাংলায় "দুর করে দাও" "বের করে দাও" বলিয়া চীংকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মতো ভগ্নকশ্ঠে চীংকার করিতে লাগিল, 'আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।"

পর্বিশ আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল।
সমস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দৃই চক্ষ্ম ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে
লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

# ঠাকুরদা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

নয়নজোড়ের জমিদারেরা এককালে বাব্ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তথনকার কালের বাব্যানার আদর্শ বড়ো সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজানরায়বাহাদ্বর খেতাব অর্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড়দোড় এবং সেলাম-স্বুপারিশের শ্রাম্প করিতে হয়, তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাব্ উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দ্বঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাব,রা পাড় ছিণ্ড়য়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের স্কেমল বাব,য়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোনো উংসব উপলক্ষ্যে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জন্মলাইয়া স্ম্বিকিরণের অন,করণে তাঁহারা সাচ্চা র,পার জরি উপর হইতে বর্ষণ করিয়া-ছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে ব্রঝিবেন সেকালে বাব্বদের বাব্রানা বংশান্কমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহুবতি কাবিশিষ্ট প্রদীপের মতো নিজের তৈল নিজে অলপ কালের ধ্যাধায়েই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধ্রবী সেই প্রখ্যাত্যশ নয়নজোড়ের একটি নির্বাপিত বাব্। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল; ই'হার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাব্যানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাম্পানিততে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয়-আশ্য় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল—যে অলপ অবশিষ্ট রহিল তাহাতে প্রেপ্রেন্থের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেইজন্য নয়নজোড় ত্যাগ করিয়া পত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসবাব, কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন; প্রেটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হতগোরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেণ্টায় ধন উপার্জন করিয়াছিলেন; তিনি কখনও হাঁট্র নিম্নে কাপড় পরিতেন না, কড়াক্লান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাব, উপাধি লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সেজন্য আমি তাঁহার একমাত্র প্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখাপড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার উপযোগী যথেণ্ট অর্থ বিনা চেণ্টায় প্রাণ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গোরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি— শ্ন্য ভাণ্ডারে পৈতৃক বাব,য়ানার উল্জবল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ আমার নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি, সেই কারণেই, কৈলাসবাব, তাঁহাদের পরেগােরবের ফেল্-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচোড়া চেক চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাসবাব, বৃথি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভ্রুর করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম অবজ্ঞার যোগ্য কে। যে লোক সমুস্ত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অপ্রান্ত এবং সত্র্ক বৃদ্ধিকৌশলে সমুস্ত প্রতিক্ল বাধা প্রতিহত করিয়া, সমুস্ত অনুক্ল অবসরগৃলিকে আপনার আয়ন্তগত করিয়া, একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুক্ত পিরামিড একাকী স্বহুদ্তে নিমাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নিচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

তখন বয়স অলপ ছিল সেইজন্য এইর্প তর্ক করিতাম, রাগ করিতাম—এখন বয়স বেশি হইয়াছে; এখন মনে করি, ক্ষতি কী। আমার তো বিপ্লে বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব। যাহার কিছ্ল নাই সে যদি অহংকার করিয়া স্থী হয় তাহাতে আমার তো সিকি প্রসার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সাম্থনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাসবাব্র উপর রাগ করিত না। কারণ এতবড়ো নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্মে স্থেম দ্বংথে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্যক্ত সকলকেই দেখা হইবা মাত্র তিনি হাসিম্থে প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন; যেখানে যাহার যে-কেহ আছে সকলেরই কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিণ্টতা বিরাম লাভ করিত। এইজন্য কাহারও সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা স্থামি প্রশোব্যরমালার স্তি হইত—ভালো তো? শশী ভালো আছে? আমাদের বড়োবাব্ ভালো আছেন? মধ্র ছেলেটির জর্ব হয়েছিল শ্নেছিল্ম, সে এখন ভালো আছে তো? হরিচরণবাব্বক অনেক কাল দেখি নি, তাঁর অস্থবিস্থ কিছ্ব হয় নি? তোমাদের রাখালের খবর কি? বাড়ির এ'য়ারা সকলে ভালো আছেন? ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড়চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরজাইটি চাদরটি জামাটি, এমন-কি, বিছানায় পাতিবার একটি প্রাতন র্য়াপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরঞ্জ, সমসত স্বহস্তে রোদ্রে দিয়া, ঝাড়িয়া, দড়িতে খাটাইয়া, ভাঁজ করিয়া, আলনায় তুলিয়া, পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখনই তাঁহাকে দেখা যাইত তখনই মনে হইত মেন তিনি স্ক্লভিজত প্রস্তৃত হইয়া আছেন। অলপস্বলপ সামান্য আস্বাবেও তাঁহার ঘরন্বার সম্বজ্জ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভূত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের ন্বার রুন্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটি করিয়া ধাতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিন বহু যত্নে ও পরিশ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড়ো বড়ো জমিদারি ও বহুমূল্যের বিষয়সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবি, একটি রুপার আলবোলা, একটি বহুমূল্য শাল ও সেকেলে জামাজোড়া ও পার্গাড় দারিদ্রের গ্রাস হইতে বহুচেন্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোনো একটা উপলক্ষ্য উপস্থিত হইলে এইগ্রাল বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জগদ্বিখ্যাত বাবুদের গোরব রক্ষা হইত।

এ দিকে কৈলাসবাব, মাটির মান,ষ হইলেও কথায় যে অহংকার করিতেন সেটা যেন পূর্বপ্রেষদের প্রতি কর্তব্যবোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রম দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত। পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুরদামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্বদা বিস্তর লোকসমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাকথার পাছে তাঁহার তামাকের থরচটা গ্রহতর হইয়া উঠে এইজন্য প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই-এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, "ঠাকুরদামশার, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখো দেখি, ভালো গ্যার তামাক পাওয়া গেছে।"

ঠাকুরদামশায় দুই-এক টান টানিয়া বলিতেন, "বেশ ভাই, বেশ তামাক।" অমনি সেই উপলক্ষ্যে ষাট-পায়ষট্টি টাকা ভরির তামাকের গলপ পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, সে তামাক কাহারও আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না।

সকলেই জানিত যে যদি কেই ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চর চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে, প্রাতন ভ্তা গণেশ বেটা কোথায় যে কী রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমুস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এইজন্যই সকলেই একবাক্যে বিলত, "ঠাকুরদামশায়, কাঞ্জ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভালো।"

শ্বিনয়া ঠাকুরদা দ্বির্ভি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদার লইবার কালে বৃদ্ধ হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, "সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বলো দেখি ভাই।"

অমনি সকলে বলিত, "সে একটা দিন ঠিক করে দেখা যাবে।"

ঠাকুরদামহাশর বলিতেন, "সেই ভালো, একটা বৃষ্টি পড়াক, ঠান্ডা হোক, নইলে এ গরমে গ্রের্ভোজনটা কিছা নয়।"

যথন বৃণ্টি পড়িত তখন ঠাকুরদাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইরা দিত না; বরণ্ট কথা উঠিলে সকলে বলিত, "এই বৃণ্টিবাদলটা না ছাড়লে স্কৃবিধে হচ্ছে না।" ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভালো দেখাইতেছে না এবং কণ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধ্বান্ধ্ব সকলেই তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত, অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুদ্ধ বাড়ি খাঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ ছিল না— এমন-কি, আজ ছয় সাত বংসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মতো একটা বড়ো বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না— অবশেষে ঠাকুরদামশায় বলিতেন, "তা হোক ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সূত্র্থ। নয়নজোডে বড়ো বাড়ি তো পড়েই আছে, কিন্তু সেখানে কি মন টেকে।"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুরদাও জানিতেন যে সকলে তাঁহার অবস্থা জানে এবং যথন তিনি ভূতপূর্ব নয়নজোড়কে বর্তমান বলিয়া ভান করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তথন তিনি মনে মনে ব্রিঝতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্বশত।

কিন্তু আমার বিষম বিরন্ধি বোধ হইত। অলপবয়সে পরের নিরীহ গর্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গ্রন্থতর অপরাধের তুলনায় নির্বৃদ্ধিতাই সর্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাসবাব্ ঠিক নির্বেধ ছিলেন না, কাজে কর্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজাড়ের গৌরব প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কিছ্মাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সকলে তাঁহাকে ভালোবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোনো অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীতিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যক্তি প্রয়োগ করিত তিনি অকাতরে সমন্ত গ্রহণ করিতেন এবং

স্বাংনও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ-সকল কথা লেশমান্ত অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক-এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃন্ধ যে মিথ্যা দুর্গ অবলন্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখিকে সুর্বিধামতো ডালের উপর বিসয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারির ইচ্ছা করে তাহাকে গ্রাল বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোক্ষ্ম থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাখি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে— যে জিনিসটা প্রতি মুহুতে পড়ি-পড়ি করিতেছে অথচ কোনো একটা কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা-সাধন এবং দর্শকের মনে তৃশ্তিলাভ হয়। কৈলাসবাব্র মিথ্যাগ্রেলি এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্বল, তাহা ঠিক সত্য-বন্দুকের লক্ষ্যের সামনে এমনি ব্রুক ফ্লাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহুতের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত— কেবল নিতান্ত আলস্যবশত এবং সর্বজনসন্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

#### দিবতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের অতীত মনোভাব বিশেলষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে বোধ করি, কৈলাসবাব্র প্রতি আমার আর্শ্তরিক বিশেবষের আর-একটি গড়ে কারণ ছিল। তাহা একট্র বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়োমান, ষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম. এ. পাশ করিয়াছি, যৌবন সত্ত্বেও কোনোপ্রকার কুসংসর্গ কুর্ণসিত-আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকদের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোনোপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজম, খে স্কু প্রী বিলিলে অহংকার হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাংলাদেশে ঘটকালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশি তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি প্রো আদার করিয়া লইব, এইর্প দ্টপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার প্রমর্প্বতী একমাত্র বিদ্যুষী কন্যা আমার কল্পনায় আদর্শব্পে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিস্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতা ওজন করিয়া লইতেছিলাম, কোনোটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই। অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে—

কী জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল, অসীম সময় আছে, বসুধা বিপলে।

কিল্ডু বর্তমান কালে এবং ক্ষ্মন্ত বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দ্বলভি পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার প্রা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই প্রজা আমার মন্দ লাগিত না। ভালো ছেলে বলিয়া কন্যার পিতৃগণের এই প্রজা আমার উচিত প্রাপা স্থির করিয়াছিলাম। শাস্তো পড়া ষায়, দেবতা বর দিন আর না দিন, যথাবিধি

প্রা না পাইলে বিষম রুম্ধ হইরা উঠেন। নির্মামত প্রা পাইরা আমারও মনে সেইরুপ অত্যান্ত দেবভাব জন্মিয়াছিল।

প্রেই বালয়াছিলাম, ঠাকুরদামশায়ের একটি পোন্নী ছিল। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও রূপবতী বালয়া দ্রম হয় নাই। স্তরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কলপনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম ষে, কৈলাসবাব্ লোক মারফত অথবা স্বয়ং পোন্নীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার প্রায় বোধন করিতে আসিবেন, কারণ আমি ভালো ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শ্নিতে পাইলাম, আমার কোনো বন্ধ্বকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজোড়ের বাব্রা কখনো কোনো বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই— কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভংগ করিতে পারিবেন না।

শ্বনিয়া আমার বড়ো রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল; কেবল ভালো ছেলে বিলয়াই চুপচাপ করিয়া ছিলাম।

যেমন বিদ্ধের সাণে বিদ্যাৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে রাগের সাণে সাণের একটা কোতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃন্ধকে স্বন্ধমাত্র নিপ্রীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না; কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কোতুকাবহ প্র্যান মাথায় উদয় হইল বে. সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

প্রেই বালয়াছি, বৃশ্ধকে সম্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার স্জন করিত। পাড়ার একজন পেন্শন্ভোগী ডেপন্টি ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় বালতেন, "ঠাকুরদা, ছোটোলাটের সঙ্গে যখনই দেখা হয় তিনি নয়নজোড়ের বাব্দের খবর না নিয়ে ছাড়েন না— সাহেব বলেন, বাংলাদেশে, বর্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাব্ব, এই দুর্টি মাত্র যথার্থ বিনেদি বংশ আছে।"

ঠাকুরদা ভারি খ্রশি হইতেন এবং ভূতপ্র্ব ডেপ্রটিবাব্রর সহিত সাক্ষাৎ হইক্ষে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন, "ছোটোলাট সাহেব ভালো আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভালো আছেন? তাঁর প্রকন্যারা সকলেই ভালো আছেন?" সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপ্র্ব ডেপ্রটি নিন্চয়ই জানিতেন, নয়নজোড়ের বিখ্যাত চৌহ্রিড় প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোটোলাট এবং বড়োলাট বদল হইয়া যাইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাসবাব কে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি বলিলাম, "ঠাকুরদা, কাল লেণ্টেনেন্ট গবর্নরের লেভিতে গিয়েছিল্ম। তিনি নয়নজাড়ের বাব দের কথা পাড়াতে আমি বলল্ম, নয়নজাড়ের কৈলাসবাব কলকাতাতেই আছেন; শ্বনে, ছোটোলাট এতিদিন দেখা করতে আসেন নি বলে ভারি দ্বঃখিত হলেন—বলে দিলেন, আজই দ্বপ্রবেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।"

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা ব্রিকতে পারিত এবং আর-কাহারও সম্বন্ধে হইলে কৈলাসবাব্রও এ কথায় হাস্য করিতেন কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তীহার লেশমান্ত অবিশ্বাস্য বোধ হইল না। শ্রনিয়া যেমন খ্রনি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন কোথায় বসাইতে হইবে, কী করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন, কী উপায়ে নয়নজোডের গোরব রক্ষিত হইবে, কিছ.ই

ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কী করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম, "সেজন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে একজন করিয়া দোভাষী থাকে: কিন্তু ছোটোলাট সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ উপস্থিত না থাকে।"

মধ্যাকে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ শ্বার রুশ্ধ করিয়া নিদ্রামণ্ন, তখন কৈলাসবাব্র বাসার সম্মুখে এক জর্ড়ি আসিয়া দাঁডাইল।

তকমা-পরা চাপরাশি তাঁহাকে খবর দিল, "ছোটোলাট সাহেব আয়া"। ঠাকুরদা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শ্ব জামাজোড়া এবং পাগড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, তাঁহার প্রাতন ভূত্য গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধ্বতি চাদর জামা প্রাইয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটোলাটের আগমনসংবাদ শ্বনিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ছ্বিয়া শ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন— এবং সম্লতদেহে বারশ্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরেজবেশধারী আমার এক প্রিয় বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটোলাটকে বসাইয়া উদ্ভোষায় এক অতিবিনীত স্দীঘ বস্তুতা পাঠ করিলেন, এবং নজরের স্বর্পে স্বর্পরেকাবিতে তাঁহাদের বহুকণ্টরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আসর্ফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভূত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আত্রদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাসবাব্ বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হ্রজ্বরবাহাদ্বরের পদধ্লি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন— কলিকাতায় তিনি প্রবাসী— এখানে তিনি জলহীন মীনের নায়ে স্ববিষয়েই অক্ষম—ইত্যাদি।

আমার বংধ্ব দীর্ঘ হ্যাট সমেত অত্যনত গদ্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরেজি কায়দা-অন্বসারে এর্প স্থলে মাথায় ট্রপি না থাকিবার কথা কিন্তু আমার বনধ্ব ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেন্টায় ট্রপি খোলেন নাই। কৈলাসবাব্ব এবং তাঁহার গর্বান্ধ প্রাচীন ভূত্যাট ছাড়া আর-সকলেই মৃহ্তের মধ্যে বাঙালির এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশ মিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধ্ব গাগ্রোত্থান করিলেন এবং প্রশিক্ষা-মত চাপরাশিগণ নোনার রেকাবিস্বন্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই
শাল, এবং ভ্তাের হাত হইতে গােলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছন্মবেশীর
গাড়িতে তুলিয়া দিল— কৈলাসবাব্ ব্বিলেন, ইহাই ছােটোলাটের প্রথা। আমি
গােপনে এক পাশের ঘরে লব্কাইয়া দেখিতেছিলাম এবং র্বন্ধ হাস্যবেগে আমার
পঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিণ্ডিং দ্রবতী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম— এবং সেখানে হাসির উচ্ছবাস উন্মান্ত করিয়া দিয়া হঠাং দেখি, একটি বালিকা তক্তপোষের উপর উপাত্ত হইয়া পড়িয়া ফালিয়া ফালিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল, এবং অশ্র্রুম্থ কপ্ঠে রোষের গর্জন আনিয়া, আমার ম্থের উপর সজল বিপ্ল কৃষ্ণচক্ষের স্তুতীক্ষা বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল, "আমার দাদামশায় তোমাদের কী করেছেন— কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেছ— কেন এসেছ তোমরা"— অবশেষে আর কোনো কথা জন্টিল না— বাক্র্ম্থ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ। আমি যে কাজটি করিরাছি তাহার মধ্যে কোতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই। হঠাৎ দেখিলাম, অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিরাছি; হঠাৎ আমার কৃতকার্যের বীভংস নিষ্ঠ্রতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইরা উঠিল—লঙ্জায় এবং অন্তাপে পদাহত কৃক্রের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইরা গোলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কী দোষ করিরাছিল। তাহার নিরীহ অহংকার তো কখনো কোনো প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহংকার কেন এমন হিংস্তম্তি ধারণ করিল।

তাহা ছাড়া আর-একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দ্ভিট খ্লিয়া গেল। এতদিন আমি কুস্মতে কোনো অবিবাহিত পাত্রের প্রসম্ন্তিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্য-পদার্থের মতো দেখিতাম; ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম, এই গৃহকোণে ঐ বালিকাম্তির অন্তরালে একটি মানবহদয় আছে। তাহার নিজের সম্খদ্মখ অন্রগাবিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ এক দিকে অজ্ঞেয় অতীত আর-এক দিকে অভাবনীয় ভবিষাৎ নামক দ্বই অনন্ত রহসারাজ্যের দিকে প্রের্ব পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মান্বের মধ্যে হদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক-চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য।

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পর্রাদন প্রত্যুষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগ্নলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপিচুপি ঠাকুরদার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হস্তে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতদতত করিতেছি এমন সময় অদ্রবতী ঘরে ব্দের সহিত বালিকার কথোপকথন শ্নিতে পাইলাম। বালিকা স্নিজ্ সদ্দেহ-দ্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "দাদামশায়, কাল লাটসাহেব তোমাকে কী বললেন।" ঠাকুরদা অত্যন্ত হিষিতিচিত্তে লাটসাহেবের ম্বথে প্রাচীন নয়নজোড়-বংশের বিদ্তর কাল্পনিক গ্রান্বাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শ্রনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃন্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকর্ণ ছলনায় আমার দ্বই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; অবশেষে ঠাকুরদা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার বমালগালি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মাথে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

বর্তমান কালের প্রথান্সারে অন্যদিন বৃন্ধকে দেখিয়া কোনোপ্রকার অভিবাদন করিতাম না; আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃন্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোটোলাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি প্রলক্তি হইয়া শতম্থে ছোটোলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমিও কোনো প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শ্নিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যানত সলম্জমনুখে দীনভাবে ব্লেখর নিকট একটি প্রান্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নজোড়ের বাব্রদের সহিত আমাদের বংশ-মর্যাদার তুলনাই হইতে পারে না, তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃশ্ধ আমাকে বক্ষে আলিখ্যন করিয়া ধরিলেন এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি গরিব— আমার যে এমন সোভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না ভাই, আমার কুস্ম অনেক পর্ণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে।" বলিতে বলিতে বৃশ্ধের চক্ষ্ম দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম তাঁহার মহিমান্বিত প্রেপ্রেষ্টের প্রতি কর্তব্য বিক্ষৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে তিনি গরিব, স্বীকার করিলেন যে আমাকে লাভ করিয়া নয়নজোড়-বংশের গোরবহানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সংপাত্র জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

# প্রতিহিংসা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

মুকুন্দবাব্দের ভূতপূর্ব দেওয়ানের পোত্রী, বর্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশ্ভক্ষণে বাব্দের বাড়িতে তাঁহাদের দেচিহত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপর্বকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মনুকুন্দবাবন্ধ ভূতপ্র্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপ্র্ব; কালের আহনন অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্তমান নাই। কিন্তু যথন ছিলেন তথন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের যথন কোনো জীবনোপায় ছিল না তথন মনুকুন্দলাল কেবলমার মন্থ দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষনুর্ব বিষয়সম্পত্তির পর্যবেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মনুকুন্দলাল ভূল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বন্ধীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া প্র্ণাসপ্তয় করে, গৌরীকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মনুকুন্দলালের বিষয় ব্রন্থি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যথন তিনি কোশলে আন্চর্য স্বলভ মলো তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মনুকুন্দলালের সম্পত্তিভূক্ত করিলেন তথন হইতে মনুকুন্দবাবন্রা গণামান্য জমিদার-শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গো সংগ্রে ভূত্যেরও উন্নতি হইল; অন্পে অন্পে তাঁহার কোঠাবাড়ি, জ্যেতজমা এবং প্রলার্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিন এক কালে সামান্য তহশিলদার শ্রেণীর ছিলেন তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানিজ্ নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব কালের ইতিহাস। বর্তমান কালে মনুকুন্দবাব্র একটি পোষ্যপত্ত আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গোরীকান্তের সুনিশিক্ষত নাতজামাই অন্বিকাচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার প্রত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না— সেইজন্য বার্ধক্যবশত নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন তখন প্রতকে লাভ্যন করিয়া নাতজামাই অন্বিকাকে আপন কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম বেশ চলিতেছে; প্রের আমলে যেমন ছিল এখনও সকলই প্রায় তেমনি আছে, কেবল একটা বিষয়ে একট্ব প্রভেদ ঘটিয়াছে; এখন প্রভূ-ভূত্যের সম্পর্ক কেবল কাজকর্মের সম্পর্ক— হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। প্রেকালে টাকা সম্তা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছ্ব স্বলভ ছিল, এখন সর্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে; নিতান্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোথা হইতে।

ইতিমধ্যে বাব্দের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজির পৌত্রী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কোত্হলী অদৃষ্টপ্রের্ষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা। এখানে কতক-গ্লা বিচিত্রচরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ-বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভতপূর্ব ইতিহাস স্ক্রিত হইতেছে, তাহার আরু সংখ্যা নাই।

এই বউভাতের নিমল্রণস্থলে, এই আনন্দকার্যের মধ্যে, দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সংসারের অল্রানত জালবুনানির মধ্যে একটা ন্তন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা ন্তন রকমের প্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছ্ব বিলম্বে মনিববাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের স্ত্রী নয়নতারা যথন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকর্মের ব্যুস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই-চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষজনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা ব্বিথতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই—ম্কুন্দবাব্রা প্রভু, ধনী বটেন, কিন্তু কুলমর্যাদায় গোরীকানত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেণ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেণ্ঠতা ভূলিতে পারে না। সেইজন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি ব্রঝিয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছ্বতেই খাওয়ানো গোল না।

একবার মর্কুন্দ এবং গোরীকান্ত বর্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্ত্র বিশূলব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণী দেখিতে বড়ো স্কার। আমাদের ভাষায় স্কারীর সহিত স্থির-সোদামিনীর তুলনা প্রসিম্প আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলেই খাটে না, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী ষেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রথর জন্মলা একটি সহজ শক্তির ন্বারা অটল গাম্ভীর্যপাশে অতি অনায়াসে বাধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্বাধেগ নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তম্প হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপ্লতা নিষিম্প।

এই সন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মনুকৃন্দবাব্ব তাঁহার পোষ্যপ্তের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভন্তিতে গৌরীকান্ত কাহারও নিকটে ন্যুন ছিলেন না: তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার ষতই উর্মাত হউক এবং কর্তা তাঁহার প্রতি বন্ধ্রে ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে ষতই প্রশ্রম দিন, তিনি কথনও শ্রমেও স্বশ্নেও প্রভূর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভূর সম্মানে বিস্মৃত হন নাই; প্রভূর সম্মানে বিস্মৃত হন নাই; প্রভূর সম্মানে বিজ্ঞাত হন নাই। প্রভূতিক্তন কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছ্মতেই সম্মাত হন নাই। প্রভূতিক্তর দেনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্যাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন। মাকুন্দলালের পাত্রের সহিত তিনি তাঁহার পোঁরীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভ্তোর এই কুলগর্ব মনুকুন্দলালের ভালো লাগে নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অন্বগ্রহ প্রকাশ করা হইবে; গোরীকান্ত যখন কথাটা সেভাবে লইলেন না তখন মনুকুন্দলাল কিছ্ব্দিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকন্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিমন্খভাব গোরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুন্দেলের ন্যায় বাজিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পোত্রীর সহিত এক পিত্মাত্হীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদর্গবিত পিতামহের পোঁৱী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভূগ্রহে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভূপত্নী নয়নতারার অন্তঃকরণে স্মধ্র প্রীতিরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহ্লা। তথন ইন্দ্রাণীর অনেকগর্নি স্পর্ধা নয়নতারার বিন্বেষক্ষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত স্ক্রেজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিব-বাড়িতে এত ঐশ্বর্ষের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কী আবশ্যক ছিল।

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রুপের গর্ব। ইন্দ্রাণীর রুপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং নিদ্দপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রুপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তাহার গর্বটা সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রুপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না, এইজন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা, চলিত ভাষায় যাহাকে বলে দেমাক। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ছিল। অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারও সহিত মাথামাথি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পড়িয়া একটা সোরগোল করা, অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া, সেও তাহার স্বভাবসিম্ধ ছিল না।

এইর্প নানাপ্রকার অম্লক ও সম্লক কারণে নয়নতারা ক্রমশ উত্তপত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্র ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে 'আমাদের ম্যানেজারের স্থানী' 'আমাদের দেওয়ানের নাতনী' বিলিয়া বারন্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মৃথরা দাসীকে শিখাইয়া দিল—সে ইন্দ্রাণীর গায়ের উপর পড়িয়া সখীভাবে তাহার গহনাগর্বলি হাত দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল। কণ্ঠী এবং বাজ্বন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ কি গিলিট-করা।"

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীরমুথে কহিল, "না, এ পিতলের।"

নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সন্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কী করছ, এই খাবারগালো হাটখোলার পালকিতে তুলে দিয়ে এসো-না।" অদ্রের বাডির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মুহুত কালের জন্য তাহার বিপ্লেপক্ষ্যাচ্ছায়াগভীর উদার দ্বিট মেলিয়া নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিণ্টামপূর্ণ সরা याति, जुलिया लहेया राष्ट्रेयालात भागिकत উल्प्लिश निर्फ हिल्ला।

যিনি এই মিষ্টান্ন উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশবাস্ত হইয়া কহিলেন.

"তুমি কেন ভাই. কণ্ট করছ. দাও-না ঐ দাসীর হাতে দাও।"

ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিল, "এতে আর কণ্ট কিসের।"

অপরা কহিলেন, "তবে ভাই, আমার হাতে দাও।"

ইন্দ্রাণী কহিল, "না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়া, অন্নপূর্ণা যেমন স্নিশ্বগশ্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তলিয়া দিতে পারিতেন তেমনি অটল স্নিণ্ধভাবে ইন্দ্রাণী পালকিতে মিষ্টান্ন র্রাখিয়া আসিল— এবং সেই দুই মিনিট-কালের সংস্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনিগৃহ-বধু এই স্বল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মতো প্রাণের স্থীত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছর্নসত হইয়া উঠিল।

এইর্পে নয়নতারা স্ত্রীজনস্কলভ নিষ্ঠ্যর নৈপ্রণ্যের সহিত যতগর্বলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনোটাকেই গায়ে বির্ণিধতে দিল না: সকলগ্রনিই তাহার অকল•ক সম্ৰুজ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙিয়া ভাঙিয়া পাডিয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরও বাডিয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া একসময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাডি চলিয়া আসিল।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাহারা শাশ্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়: অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞাভারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদ্বিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দ্রেসম্পর্কের নিঃম্ব পিসততো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়, সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন সামান্য कर्म हाती। रेन्द्राणीत এখনও মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাডিতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গোরীকান্তকে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপুরে সকলেই আশ্চর এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাহার সেই অকালপকতার নিকট মুখচোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতানত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গোরীকান্ত এই মেয়েটির অনুসলি কথায়বার্তায় এবং চেহারায় বড়োই খুনি হইয়াছিলেন, কিন্তু কুলের যংকিণ্ডিং চুটি থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহ-প্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেন্টায় অকলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই-সকল कथा মনে क्रिय़ा रेन्द्रागी कात्ना সान्यना পार्टल ना, वद्गः অপমান আরও বেশি করিয়া বাজিতে লাগিল। মহাভারতে বণিত শ্রকাচার্যদর্হিতা দেব্যানী এবং শর্মিন্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভক্ন্যা শর্মিন্ঠার দপ্র

চ্র্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপয়্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল, যখন দৈতাদের নিকট দৈতাগ্র্র্ শ্রুলাচার্যের ন্যায় মর্কুন্দবাব্র পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গোরীকান্ত একান্ত আবশ্যক ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে মর্কুন্দবাব্বেক হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনিই মর্কুন্দলালের বিষয়সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্বপ্রকার শৃত্থেলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রভূদের কৃতক্ত হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি পরগনা তাহার পিতামহ অনায়াসেনিজের জনাই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবেক কিনিয়া দিলেন—ইহা যে একপ্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে। 'আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্বে তোমরা আমাদিগকে আজ অপ্যান করিবার অধিকার পাইয়াছ' ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষুন্থ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী প্রভূগ্রের নিমল্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারি কাছারির সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া তাহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভতে থবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, স্বামী-স্বার স্বভাব প্রারই একর্প হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাং কোনো কোনো স্থলে স্বামী-স্বার স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সম্চিত এবং সংগত বলিয়া বোধ হয় যে, আমরা আশা করি এই নিয়ম ব্রিঝ অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দৃই-একটা বিশেষ বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশ্ক লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমার কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে প্রামান্তায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাত্মীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দ্বর্গম দ্বর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাঁহার কর্তব্য কর্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার ইন্দ্রাণী, ইহাতেই তাঁহার সম্ব্রুত জীবন প্র্যান্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন স্মৃতিজ্ঞতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন তথন অন্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কী একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কী হয়েছে।"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমসত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেন্টা করিয়া কহিলেন, "কী আর হবে। সম্প্রতি আমার স্বামিরত্বের সংখ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে।"

অন্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "সে তো আমার অগোচর নেই। তৎপূর্বে?"

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তৎপূর্বে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েছে।"

অন্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমাদরটা কী রকমের।"

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সেই রকমের নয়।" তাহার পর ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ-সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপ্রের্ব কথনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সম্দ্র স্বাভাবিক বন্ধন মোচন করিয়া ফেলিত— সেখানে লেশমার আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমসত ঘটনা শর্নিয়া মর্মাণ্ডিক ক্রন্থ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এখনই আমি কাজে ইস্তফা দিব।" তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদবাব্বকে এক কড়া চিঠি লিখিতে উদ্যুত হুইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নিচে নামিয়া মাদ্বর-পাতা মেঝের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বিসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহ্ব রাখিয়া বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।"

অন্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।"

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়ম্ণালে একটিমান্র পদ্মের মতো ফ্রটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিন্তসাঞ্চত অনেকগ্রিল ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। মৃকুন্দলালের পরিবারের প্রতি গোরীকান্তের যে-একটি অচল নিন্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপত হয় নাই, কিন্তু প্রভূপরিবারের হিতসাধনে জীবন অপণি করা যে তাহাদের কর্তব্য এই ভাবটি তাহার মনে দূঢ় বন্ধমল্ল হইয়া গিয়াছিল। তাহার স্ক্রনিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতি করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্থার হৃদয়ের দূঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অননামনে সন্তুর্তাচিত্তে বিনোদের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদবিহারীর কাজ ছাডিয়া দিবে এ তাহার কিছনতেই মনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তথন যান্তির অবতারণা করিয়া মাদ্দুস্বরে মিল্ট্স্বরে কহিল, "বিনোদ-বাব্র তো কোনো দোষ নেই, তিনি এর কিছুই জানেন না। তাঁর স্থার উপর রাগ করে তমি হঠাং তাডাতাডি তাঁর সংশ্যে ঝগড়া করতে যাবে কেন।"

শ্রনিয়া অম্বিকাবাব, উচ্চৈঃম্বরে হাসিয়া উঠিলেন; নিজের সংকল্প তাঁহার নিকট অত্যনত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে। কিন্তু মনিব হোন আর যিনিই হোন, ওদের ওখানে আর কখনও তোমাকে পাঠাচ্ছি নে।"

এই অলপ একটা ঝড়েই সেদিনকার মতো মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিক্ষাত হইয়া গেল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনোদবিহারী অন্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারির কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতান্তানর্ভার ও অতিনিশ্চয়তাবশত কোনো কোনো স্বামী ঘরের স্থাকৈ যের্প অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারির প্রতিও বিনোদের কতকটা সেইভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারির আয় এতই নিশ্চিত, এতই বাঁধা যে তাহাকে আয় বালিয়া বোধ হয় না, তাহা অভ্যান্ত, এবং তাহার কোনো আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সন্তুষ্ণপথ অবলন্দন করিয়া হঠাৎ এক রান্তির মধ্যে কুবেরের ভাশ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেইজন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানাপ্রকার আজগাবি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থির হইত, দেশের সমস্ত বাবলা গাছ জমা লইয়া গোরার গাড়ির চাকা তৈরি করিবেন; কখনও পরামর্শ হইত, সন্দরবনের সমস্ত মধ্যুক্ত তিনি আহরণ করিবেন; কখনও লোক পাঠাইয়া পশ্চিমপ্রদেশের বনগর্মল বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকীর ব্যবসায় একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা ব্রিকেন যে অন্য লোকে শ্রনিলে হাসিবে, সেইজন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষত অন্বিকাচরণকে তিনি একট্র বিশেষ লঙ্জা করিতেন; অন্বিকা পাছে মনে করেন তিনি টাকাগ্রলো নন্ট করিতে বাসয়াছেন, সেজন্য মনে সংকুচিত ছিলেন। অন্বিকার নিকট তিনি এমনভাবে থাকিতেন যেন অন্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বাসয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কিছু বেতন পাইতেন।

নিমল্লণের পর্রাদন হইতে নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কানে মল্ট্র দিতে লাগিলেন। "তুমি তো নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অন্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তুমি শিরোধার্য করিয়া লও; এ দিকে ভিতরে ভিতরে কী সর্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্থাী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনও চক্ষেও দেখি নাই। এ-সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজমাথে তাহার দাসীকে কী-সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুবল প্রকৃতির লোক; এক দিকে সে পরের প্রতি নির্ভার না করিয়াও থাকিতে পারে না, অপর দিকে যে তাহার কানে যের প সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মুহুর্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দুটু হইল। বিশেষত কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পন্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই। মহা মুশকিল হইল।

অন্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্ম চারিগণ সকলেই ঈর্ষান্বিত ছিল। বিশেষত গোরীকানত তাঁহার যে দরসম্পকীর ভাগিনেয় বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন অন্বিকার প্রতি বিন্দেষ তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অন্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অন্বিকা তাহার আত্মীয় ইইয়াও কেবলমার ঈর্ষাবশতই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তাহার দৃঢ়েছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আপনি জোগায় এই তাহার মত। বিশেষত ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিত; বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইর্প—ঘোড়া-বেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজা-মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দপভিরে দুর্লিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপ্রে কাজকর্মের কোনো খোঁজখবর লইত না; কেবল যথন ব্যবসা উপলক্ষে হঠাং অনেক টাকার প্রয়োজন হইত তখন গোপনে খাজাণ্ডিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে? খাজাণ্ডি টাকার পরিমাণ বলিলে কিণ্ডিং ইতস্তত করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত, যেন তাহা পরের টাকা। খাজাণ্ডি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত, তাহার পরে কিছ্কলল ধরিয়া অন্বিকাবাব্রে নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোনোমতে তাঁহার সহিত সাক্ষাং না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অন্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ, জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া তহবিলে প্রায় আমানতি সদরখাজনা, অথবা আমলাবর্গের বৈতন প্রভৃতি খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় বয়য় হইয়া গেলে বড়েই অস্ক্রিবা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মতো ল্কাইয়া বেড়াইত যে, তাহাকে এ সন্বন্ধে কোনো কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না; পত্র লিখিলেও কোনো ফল হইত না; কারণ, লোকটার কেবল চক্ষ্লজ্জা ছিল, আর-কোনো লজ্জা ছিল না, এইজন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল, তখন অন্বিকাচরণ বিরম্ভ হইয়া লোহার সিন্ধ্বকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দ্বর্গলপ্রকৃতি যে, প্রভূ হইয়াও স্পন্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোনোপ্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অন্বিকাচরণের ব্থা চেন্টা। অলক্ষ্মী যাহার সহায় লোহার সিন্ধ্বকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে-সকল কথা পরে হইবে।

অন্বিকাচরণের কড়া নিরমে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তান্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছ্ম খ্রন্দি হইল। গোপনে একে একে নিন্দতন কর্মচারীদিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

পোরীকাল্ডের আমলে দেওয়ানজি বলপ্র্বক পার্শ্ববর্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণিঠত হইতেন না। এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্বিকাচরণ কখনও সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মক্দ্মা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপোসের চেণ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃণ্টি আকর্ষণ করিল। স্পন্ট ব্ঝাইয়া দিল, অন্বিকাচরণ নিশ্চয় অপর পক্ষ হইতে ঘৃষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপোস করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই; যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘৃষ না লইয়া থাকিতে পারে, ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইর্পে গোপনে নানা মৃথ হইতে ফ্বংকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষবলম্জা; দ্বিতীয়ত আশম্কা, পাছে সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোনো অনিন্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপ্রের্যতায় জনুলিয়া প্রিড্য়া বিনোদের অজ্ঞাতসারে একদিন অন্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, "তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব ব্রিয়ের দিয়ে চলে যাও।"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইরাছে সে কথা অন্বিকা প্রেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেজন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য হন নাই; তৎক্ষণাং বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিম্কৃতি দিতে চান।"

বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, কখনোই না।"

অম্বিকাচরণ প্নের্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোনো সন্দেহের কারণ ঘটেছে।"

বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইরা কহিল, "কিছ্মান্ত না।" অন্বিকাচরণ নয়ন-তারার ঘটনা উল্লেখমান্ত না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন; বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছ্মিন গেল।

এমন সময় অন্বিকাচরণ ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্ত ব্যামো নহে, কিন্তু দুর্বলতাবশত অনেক দিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড়ো ভিড়। সেইজন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অন্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই এবং সকলেই বলিতে লাগিল, "আপনি বাডি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।"

অন্বিকাচরণ নিজের দ্বর্বলতার প্রসংগ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্কে গিয়া বসিলেন। আমলারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিম্ভ মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অন্বিকাচরণ ডেম্ক খ্রালিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কী!" সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে কি ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল, "আরে মশায়, আপনারা ন্যাকামি রেখে দিন। সকলেই জানেন, ওর কাগজপত্র বাব, নিজে তলব করে নিয়ে গেছেন।"

অন্বিকা রুশ্ব রোষে শ্বৈতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন।"

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, "সে আমরা কেমন করে বলব।"

বিনোদ অন্তিবকাচরণের অনুপিন্থিতি-স্বোগে বামাচরণের মল্পাক্রমে ন্তন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট ডেন্ক খ্রিলয়া তাঁহার সমন্ত কাগজপন্ত পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না; অন্তিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইন্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অন্বিকাচরণ ডেম্কে চাবি লাগাইয়া কন্পিতদেহে বিনোদের সন্ধানে গেলেন—
বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে— সেখান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ
দুর্বলদেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুর্টিয়া আসিয়া
তাহাকে তাহার সমঙ্গত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল
কথা শুনিলা।

স্থিরসোদামিনী আজ স্থির রহিল না—তাহার বক্ষ ফ্রালিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘকৃষ্ণ চক্ষরপ্রান্ত হইতে উন্মান্ত বজ্রাদিখা সাতীর উগ্রজনালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই প্রস্কার! ইন্দ্রাণীর এই অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অন্বিকার রাগ থামিয়া গেল। তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বিনোদ ছেলেমান্য, দ্বর্বলম্বভাব, পাঁচজনের কথা শ্ননে তার মন বিগড়ে গেছে।"

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ষুর রোষদীগত স্বান করিয়া দিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া অগ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। প্থিবীর সমস্ত অন্যায় হইতে, সমস্ত অপমান হইতে, দুই বাহুপাশে টানিয়া লইয়া সে যেন তাহার হদয়দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তালিয়া রাখিতে চায়।

দিথর হইল অন্বিকাচরণ এখনই কাজ ছাড়িয়া দিবেন— আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমান্ত প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু এই তুচ্ছ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন কিছুই সান্দ্রনা মানিল না। যখন সন্দিশ্ধ প্রভু নিজেই অন্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কী শাসন হইল। কাজে জবাব দিবার সংকলপ করিয়াই অন্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম সকল আরাম-বিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হংপিন্ডের মধ্যে জর্বলিতে লাগিল।

#### পরিশিষ্ট

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, বাব,দের বাড়ির খাজাণি আসিয়াছে। অন্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষ,লঙ্জাবশত খাজাণির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেইজন্য নিজেই একখানি ইস্তফা-পত্র লিখিয়া খাজাণির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাণি তৎসন্বশ্ধে কোনো প্রশ্ন না করিয়া কহিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।" অন্বিকা জিল্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।"

তদন্তরে শ্রনিলেন, যখন হইতে অন্বিকাচরণের সতর্কতাবশত খাজাণ্ডিখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ চড়িয়া যাইতেছিল; ততই নৃতন নৃতন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেটা করিয়া অবশেষে আক'ঠ খণে নিমান হইয়াছে। অন্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই স্বাোগে তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাঁকাগাড়ি পরগনা অনেক কাল হইতেই পার্শ্বতী জমিদারের নিকট রেহেনে আবন্ধ; সে এ-পর্যান্ত টাকার জন্য কোনোপ্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা স্বাদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় ব্রিয়া হঠাং ডিক্রি করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই তো বিপদ।

শ্বনিয়া অন্বিকাচরণ কিছ্মুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আজ কিছুই ভেবে উঠতে পার্রছি নে, কাল এর প্রাম্ম্য করা যাবে।"

খাজাণ্ডি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অন্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপরে আসিয়া অন্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইয়া কহিলেন, "বিনোদের এ অবস্থায় তো আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারি নে।" ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরম্তির মতো স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে অন্তরের সমুস্ত বিরোধন্দ্র সবলে দলন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "না, এখন ছাড়তে পার না।"

তাহার পরে 'কোথায় টাকা' 'কোথায় টাকা' করিয়া সন্ধান পড়িয়া গেল—
যথেন্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগালি সংগ্রহ করিবার
জন্য অন্বিকা বিনােদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপুর্বে ব্যবসা উপলক্ষ্যে বিনােদ
সে চেন্টা করিয়াছিলেন, কখনও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক
অন্নয়-বিনয় করিয়া, অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া, অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া
গহনাগালি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না; তিনি মনে করিলেন,
তাঁহার চারি দিক হইতে সকলই খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; এখন এই
গহনাগালি তাঁহার একমান্র শেষ অবলন্বনস্থল— এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ
সহকারে প্রাণপ্রণ চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোনো টাকা পাওয়া গেল না তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-দ্র্কুটির উপরে একটা তীর আনন্দের জ্যোতি পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার যাহা কর্তব্য তাহা তো করিয়াছ; এখন তুমি ক্ষান্ত হও, যাহা হইবার তা হউক।"

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপত সতীর রোষানল এখনো নির্বাপিত হয় নাই দেখিয়া অন্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়াছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইয়াছে—এখন তাহাকে তিনি কিছ্বতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার নিজের বিষয়় আবন্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেন্টা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল, "ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না।"

অন্দ্রিকাচরণ বড়ো ইতৃস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে ব্রুঝাইবার যতই চেন্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছ্বতেই তাঁহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অন্দ্রিকা কিছ্ব বিমর্ষ হইয়া, গম্ভীর হইয়া, নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দ্রক খ্রালিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায় স্ত্রপাকার করিল এবং সেই গ্রেন্ডার থালাটি বহুক্টে দ্বই হস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমাত্র দ্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বংসরে বংসরে অনেক বহুমূল্য অলংকার উপহার পাইয়া আসিয়াছে; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে অলংকার-র্পে র্পান্তরিত হইয়াছে। সেই সমন্ত স্বর্ণমাণিক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, "আমার এই গহনাগৃলি দিয়া আমার পিতামহের দক্ত দান উন্ধার করিয়া আমি পুনুব্রির তাঁহার প্রভবংশকে দান করিব!"

এই বলিয়া সে সজল চক্ষ্ম ম্ট্রিত করিয়া মৃত্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশ্বস্রকেশধারী, সরলস্থলরম্খছেবি, শাল্তক্ষেহহাসায়য়, ধী-প্রদীপত উজ্জ্বলগোরকান্তি বৃদ্ধ পিতামহ এই মৃহ্তে এখানে উপস্থিত আছেন এবং তাহার নত মৃত্তকে শীতল স্নেহহুত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগনা প্রশ্চ ক্রয় হইয়া গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপর্রে নিমন্ত্রণে গমন করিল। আর তাহার মনে কোনো অপমান-বেদনা রহিল না।

আবাঢ় ১৩০২

# ক্ষুধিত পাষাণ

আমি এবং আমার আত্মীয় প্রজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাব্রটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভ্যা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা শর্নিয়া আরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। প্রথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার সহিত প্রথম প্রামশ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন-সকল অশ্রতপূর্বে নিগতে ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদরে অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন-সকল গোপন মতলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচডি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ-সমুহত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষং হাসিয়া কহিলেন : There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি সতেরাং লোক্টির রক্মসক্ম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। लाको नामाना উপলক্ষ্যে कथनও विख्डान वल, कथनও বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনও পার্সি বয়েত আওড়াইতে থাকে। বিজ্ঞান বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনোর প অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন-কি. আমার থিয়সফিস্ট আত্মীয়টির মনে দুঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোনো এক রকমের অলোকিক ব্যাপারের কিছ্-একটা যোগ আছে; কোনো একটা অপূর্ব ম্যাগ্নেটিজ্ম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা স্ক্রু শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুক্ষভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন: আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা 

গাড়িটি আসিরা জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষার ওরেটিংর্মে সমবেত হইলাম। তখন রান্তি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা কী ব্যাঘাত হওরাতে গাড়ি অনেক বিলন্দেব আসিবে শর্নিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া খ্মাইব স্থির করিয়াছি, এমন সমরে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিন্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বাসলেন। সে রাত্রে আমার আর খ্মা হইল না।

রাজাচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জ্বনাগড়ের কর্ম ছাডিয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে

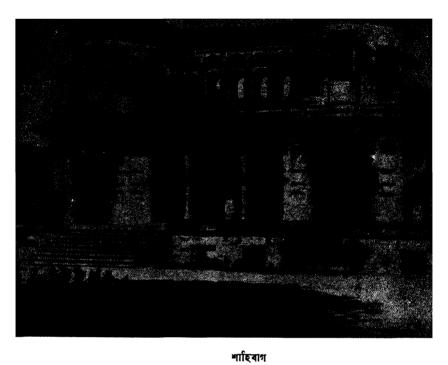

শাহেশাগ এই গ্রহে 'ক্ষ্মিত পাষাণ' গল্পটির পরিকল্পনা করা হয়

অলপবয়স্ক ও মজ্বত্বত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশ্লে-আদায়ে নিষ্ক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড়ো রমণীয়। নিজন পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শ্বন্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপদ্রংশ) উপলম্খিরিত পথে নিপ্রণা নতাকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রত নতো চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়-শত-সোপান-ময় অত্যুক্ত ঘাটের উপরে একটি শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদম্লে একাকী দাঁড়াইয়া আছে— নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দরে।

প্রায় আড়াই শত বংসর প্রে দ্বিতীয় শা-মাম্বদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিণত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভূত গৃহের মধ্যে মর্মরথচিত স্নিশ্ব শিলাসনে বসিয়া কোমল নগন পদপক্ষব জলাশরের নির্মাল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তর্গী পার্রসিক রমণীগণ স্নানের প্রে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার-কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোরারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাথরের উপর শুদ্র চরণের সন্নর আঘাত পড়ে না— এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সাঁগানীহীন মাশ্ল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শ্না বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃশ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারন্বার নিষেধ করিয়ছিল। বালিয়াছিল, ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনও এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না। আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বালল, তাহারা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে, কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বাললাম, তথাস্তু। এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার ব্রকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপতাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্বে নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সঙ্গীব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অলেপ অলেপ যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল— কিন্তু আমি যেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার স্ত্রপাত অন্ভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পন্ট মনে আছে।

তথন গ্রীষ্মকালের আরশ্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। স্থান্তের কিছ্ন প্রের্ব আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিন্দতলে একটা আরম-কেদারা লইয়া বিসয়াছি। তথন শ্বুস্তানদী শীর্ণ ইইয়া আসিয়াছে; ও পারে অনেকখানি বাল্বতট অপরাহের আভায় রজিন ইইয়া উঠিয়াছে, এ পারে ঘাটের সোপানম্লে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে ন্বিজ্গ্লিল ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী প্রদিনা ও মৌরির জংগল ইইতে একটা ঘন স্বাগধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হ**ইল তৎক্ষণাৎ দিবসের** নাট্যশালার একটা দীর্ঘ ছায়াষবনিকা পড়িয়া গেল— এখানে পর্বতের ব্যবধান **থাকাতে** সূর্যান্তের সমন্ত্র আলো আঁখারের সন্দিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছন্টিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিণ্ডতে পারের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের শ্রম মনে করিয়া প্রনরায় ফিরিয়া বাসতেই একেবারে অনেকগর্নল পায়ের শব্দ শোনা গেল, যেন অনেকে মিলিয়া ছ্রটাছ্রটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষং ভয়ের সহিত এক অপর্প প্রলক মিল্রিত হইয়া আমার সর্বাণ্গ পরিপ্র্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোনো ম্রিত ছিল না তথাপি প্পষ্ট প্রত্যক্ষবং মনে হইল যে, এই গ্রীচ্মের সায়াহে একদল প্রমোদচণ্ডল নারী শ্রুতার জলের মধ্যে দ্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্দ্রন প্রাসাদে কোথাও কিছ্রমান্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন প্রথ শ্রেনিতে পাইলাম নির্মারের মতো সকোতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পাশ্ব দিয়া দ্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদ্শ্য, আমিও যেন সেইর্প তাহাদের নিকট অদ্শ্য। নদী প্রবিং দিথার ছিল, কিন্তু আমার নিকট প্রথ বোধ হইল, স্বছতোয়ার অগভার স্রোত অনেকগ্রলি বলয়শিঞ্জিত বাহ্ববিক্ষেপে বিক্ষ্বধ হইয়া উঠিয়াছে; হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছ্বাড্য়া মারিতেছে, এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দ্ররাশি ম্বন্ডাম্বিটর মতো আকাশে ছিটিয়া পডিতেছে।

আমার বন্দের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভরের কি আনন্দের কি কোত্হলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পন্ট শোনা যাইবে, কিন্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল, আড়াই শত বংসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে—ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দুণ্টিপাত করি— সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গ্নেমট ভাঙিয়া হ্ হ্ন করিয়া একটা বাতাস দিল— শ্ব্সতার দিথর জলতল দেখিতে দেখিতে অশ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছারাচ্ছ্রম সমস্ত বনভূমি এক মৃহ্তে একসংখ্য মর্মর্বান করিয়া যেন দৃঃস্বান হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বান্দর বল আর সত্যই বল, আড়াই শত বংসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তহিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্বতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছ্বিটায়া শ্ব্সতার জলের উপর গিয়া ঝাপ দিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড়ো আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বৃত্তিব নির্জান পাইয়া কবিতাদেবী আমার দকন্দে আসিয়া ভর করিলেন; আমি বেচারা তুলার মাশ্ল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বৃত্তিব আমার মৃত্পাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিয়া আহার করিতে হইবে; শ্লা উদরেই সকল প্রকার দ্রারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ভাকিয়া প্রচুরঘৃতপক্ষ মসলা-স্কৃতিধ

রীতিমত মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।

পরিদন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যঞ্জনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলাটর্নিপ পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড় গড় শব্দে আপন তদন্তকার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন দ্রৈমাসিক রিপোর্ট লিখিবার দিন থাকাতে বিলন্দেব বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল, আর বিলন্দ্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল, সকলে বিসয়া আছে। রিপোর্ট অসমাশ্ত রাখিয়া সোলার ট্রিপ মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধ্সর তর্ভয়ায়াদন নির্দান পথ রথচক্রশন্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবত্বী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীণ হইলাম।

সি<sup>\*</sup>ড়ির উপরে সম্ম**ুখের ঘরটি অতি বৃহং। তিন সারি বড়ো বড়ো থামের** উপর কার্কার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাশ্ড ঘরটি আপনার বিপলে শ্ন্যতাভরে অহনিশি গম্ গম্ করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্তালে তখনও প্রদীপ জনালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিশ্লব বাধিয়া গেল— যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারি দিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহু দিবসের লু প্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মূদু, গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকান্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শূনিতে পাইলাম— ঝঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সূর বাজিতেছে ব্যঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা ন্পুরের নিরুণ, কখনও বা বৃহৎ তামঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দুরে নহবতের আলাপ, বাতাসে रमाप्र लागान बारफ्त स्काछिकरमालकगर्नालत ठेरून् ठेरून् धर्नान, वातानमा इटेरा शाँछात ব্লব্লের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেত-लारकंत ताशिंगी मुख्यि कतिरा लाशिल।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল, এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য; আর-সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি— অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, 'অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার-শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুর্নিপ এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অভ্তুত হাস্যকর অমুলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তশ্ব অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁডাইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজনুলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তংক্ষণাং আমার স্মরণ হইল ষে, আমি 'অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে; ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমুত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অংগনুলির আঘাতে কোনো মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধননিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি এবং কবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য ষে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায়

করিয়া মাসে সাড়ে চার-শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অম্ভূত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপত ক্যাম্প্টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকোতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষার কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মাখবতী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেণ্ডিত আরালী পর্বতের উধর্বদেশের একটি অত্যুক্তর্বল নক্ষর সহস্র কোটি ষোজন দ্র আকাশ হইতে সেই অতিতুক্ত ক্যাম্প্-খাটের উপর শ্রীয়র্ত্ত মাশ্রল-কালেক্টরকে একদ্ন্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল ইহাতে আমি বিস্ময় ও কোতুক অন্ভব করিতে করিতে কথন ঘ্রমাইয়া পড়িয়াছিলাম বিলতে পারি না। কতক্ষণ ঘ্রমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় বিলতে পারি না। কতক্ষণ ঘ্রমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় বিশহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম; ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোনো যেলোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষরটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনিধিকারসংকুচিত দ্লানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তব্ যেন আমার স্পণ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অংগ্রুরীখচিত পাঁচ অংগ্রুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপিচুপি উঠিলাম। বদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময় প্রকাশ্ড-শ্ন্যতাময়, নিদ্রিত ধর্নন এবং সজাগ প্রতিধর্নন-য়য় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুম্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কখনও যাই নাই।

সে রাক্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদৃশ্য-আহ্বান-র্পিণীর অন্সরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পত্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত সম্ভীর নিস্তব্ধ স্বৃহৎ সভাগৃহ, কত র্ম্ধবায়্ক ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দ্তীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই, তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আহ্নিতনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রহতররচিতবং কঠিন নিটোল হহত দেখা যাইতেছে, ট্রপির প্রাহত হইতে মূথের উপরে একটি স্ক্রা বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবশ্বে একটি বাঁকা ছুরির বাঁধা।

আমার মনে হইল আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে স্কৃতিমগ্ম বোগদাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দ্তী একটি ঘননীল পদার সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিদ্দে অণ্যনিল নিদেশি করিয়া দেখাইল। নিদ্দে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বন্ধের রম্ভ স্তাম্ভত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পদার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের-সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দুতী লঘ্ণতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পদার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তত্তের উপরে কে বিসয়া আছে দেখা গেল না— কেবল জাফরান রঙের স্ফীত পায়জামার নিশ্নভাগে জরির-চটি-পরা দুইখানি ক্ষুদ্র স্কুন্দর চরণ গোলাপি মথমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পাশের্ব একটি নীলাভ স্ফটিকপাত্রে কতকগ্র্বাল আপেল নাশপাতি নারাণিগ এবং প্রচুর আঙ্বরের গ্রুছ্ছ সাজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পাশের্ব দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপুর্ব ধ্পের একপ্রকার মাদক স্বর্গান্ধ ধ্ম আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদন্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম অমনি সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল— তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজেয় শব্দ করিয়া পডিয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীংকার শ্নিরা চর্মাকরা দেখিলাম, আমার সেই ক্যান্প্-খাটের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বাসিয়া আছি, ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চাঁদ জাগরণক্লিট রোগীর মতো পান্ত্বর্ণ হইয়া গেছে—এবং আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অন্সারে প্রত্যুষের জনশ্ন্য পথে "তফাত যাও" 'তফাত যাও" করিয়া চীংকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইর্পে আমার আরব্য উপন্যাসের এক রাচি অকস্মাৎ শেষ হইল— কিন্তু এখনও এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শ্ন্যুস্বপন্ময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম, আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবিষ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত ভূচ্ছ মিধ্যা এবং হাস্যকর বালয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্নলভাবে জড়াইরা পড়িতাম।
শত শত বংসর প্রেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা
অপুর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁট প্যাণ্টল্বনে
আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া, টিলা
পায়জামা, ফ্লকটো কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন র্মালে আতর
মাখিয়া, বহ্নজে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপ্র্ণ
বহ্নকুডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম।
যেন রাত্রে কোন্-এক অপুর্ব প্রিয়সন্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্কৃত হইয়া
থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী-যে এক অন্ভূত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমংকার গল্পের কতকগর্নল ছিল্ল অংশ বসন্তের আকিষ্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগর্নলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দ্র পর্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘ্রণমান বিচ্ছিল্ল অংশগর্নলির অন্সরণ করিয়া সমন্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘ্ররিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বংশনর আবর্তের মধ্যৈ—এই কচিং হেনার গন্ধ, কচিং সেতারের শব্দ, কচিং স্বরভিজলশীকর্রামশ্র বায়্রর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফরান রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্তশীর্য জরির চটি পরা, বক্ষে অতিপিনম্ধ

জরির ফ্রন্সকাটা কাঁচুলি আবন্ধ, মাথায় একটি লাল ট্রপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝ্রালয়া তাহার শুদ্র ললাট এবং কপোল বেণ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্তে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বশ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপ্রেরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে শ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জনালাইয়া যত্নপূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম. আয়নায় আমার প্রতিবিন্দের পার্ণের ক্ষণিকের জন্য সেই তর্ণী ইরানীর ছায়া আসিয়া পড়িল-পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া তাহার ঘনকঞ্চ বিপাল চক্ষাতারকায় সুগভীর আবেগতীর বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষ্পাত করিয়া, সরস সূদ্র বিদ্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নতে আপন যৌবনপ্রন্থিত দেহলতাটিকে দ্রতবেগে উধর্বাভিম্বথে আবর্তিত করিয়া, মুহুত কালের মধ্যে বৈদনা বাসনা ও বিদ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভ্ষণজ্যোতির স্ফুলিখ্য বৃষ্টি করিয়া দিয়া, प्रभागिक प्रिलारे हा राजा। शितिकानत्तर निमन्त महान्य निम्नेन करिया এको छेन्पाम বায়র উচ্ছনস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত: আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া, বেশগ্রহের প্রান্তবতী শ্যাতিলে প্রলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম—আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে সেই আরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে, যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করম্পর্শ নিভূত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত—কানের কাছে অনেক কলগঞ্জন শর্নাতে পাইতাম, আমার কপালের উপর স্বাগধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মূদুসোরভরমণীয় সূকোমল ওড়না বারম্বার উড়িয়া উডিয়া আসিয়া স্পর্ণ করিত। অলেপ অলেপ যেন একটি মোহিনী সপিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাণ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড দেহে স্কুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকলপ করিলাম—কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না— কিন্তু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাণ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দর্শলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শ্রুতানদীর বালি এবং আরালী পর্বতের শ্রুত্ব পল্লবরাশির ধর্জা তুলিয়া হঠাং একটা প্রবল ঘ্রণবিতাস আমার সেই কোর্তা এবং ট্রিপ ঘ্রাইতে ঘ্রাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সর্মিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সংগ্য ঘ্রিতে ঘ্রারতে কেরিতে কের্সকর সমস্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সম্তকে উঠিয়া স্বাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পর্রাদন হইতে সেই কোতুকাবহ খাটো কোতা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শ্নিনতে পাইলাম কে বেন গ্নেমরিয়া গ্নমরিয়া, ব্রক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে—যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে, এই ব্হৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবতী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, 'তুমি আমাকে উন্ধার করিয়া লইয়া যাও— কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিজ্ফল স্বপ্নের সমস্ত ন্বার ভাঙিয়া ফোলয়া, তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া, তোমার ব্বের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া,

পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের স্থালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উম্ধার করো।

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উন্ধার করিব। আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বানপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মুজ্মানা কামনাস্ক্রীকে তীরে টানিয়া তুলিব। তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যর্পিণী। তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জরেক্ঞের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মর্বাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছिल। एंग्रोरक कान् राप्त्रीन मग्रा वनम्या शहरा भ्रम्थकात्रकत्र मरण মাতৃক্রোড় হইতে ছিল্ল করিয়া, বিদাংগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া. জনলত বালাকা-রাশি পার হইয়া, কোন্ রাজপ্রীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভূতা তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমন্দ্রা গনিয়া দিয়া, সমন্দ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগ্নহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সারখগীর সংগীত, নূপুরের নিরুণ এবং সিরাজের সূত্রণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছ্বরির ঝলক, বিষের জন্মলা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসমম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দূই দিকে দূই দাসী বলয়ের হীরকে বিজনুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেনশা বাদশা শুদ্র চরণের তলে মণিমুক্তার্থচিত পাদুকার কাছে লটোইতেছে: বাহিরের ম্বারের কাছে যমদতের মতো হাবাশ দেবদতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রম্ভকল মিত ঈর্যাফেনিল ষড্যলুসংকল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মর,ভূমির প্রজ্পমঞ্জরী কোন নিষ্ঠার মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন নিষ্ঠারতর মহিমাতটে উৎক্ষিণ্ড হইয়াছিলে?

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীংকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে; চাপরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কির্পে খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সৈইদিনই আমার জিনিসপত্র তুলিয়া আপিস-ঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃন্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষং হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম— মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথায় যাইবার আছে— তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কাছে বেশি কিছু বোধ হইল না— যাহা-কিছু বর্তমান, যাহা-কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থাহীন অকিঞিংকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছইড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্টম্ চড়িয়া ছইটিলাম। দেখিলাম টম্টম্ ঠিক গোধ্লিমহুত্তে আপনিই সেই পাষাণ-প্রাসাদের শ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রতপদে সি'ড়িগইল উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগালি যেন রাগ করিয়া মূখ ভার করিয়া

স্থাছে। অন্তাপে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব খাজিয়া পাইলাম না। আমি শানামনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘরেরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্দ্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি; বলি, 'হে বহিল, যে পতংগ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেন্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে। এবার তাহাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দুশ্ধ করিয়া দাও, তাহাকে ভুম্মসাৎ করিয়া ফেলো।'

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অপ্র্জল পড়িল। সেদিন আরালী পর্বতের চুড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শ্বুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। জলস্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দক্তিবিক্ষণত ঝড় শৃঙ্খলছিল্ল উন্মাদের মতো পথহীন স্কুদ্র বনের ভিতর দিয়া আর্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শ্ব্যু ঘরগুলা সমস্ত শ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিস-ঘরে ছিল, এখানে আলো জনালাইবার কেই ছিল না। সেই মেঘাচ্ছম অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পন্ট অনুভব করিতে লাগিলাম— একজন রমণী পালভ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপ্কৃত্ হইরা পড়িয়া দুই দুঢ়বন্ধ মন্ভিতে আপনার আল্বলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিণ্ডতেছে, তাহার গোরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনো সেশ্কুক তীর অটুহাস্যে হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনো ফ্রলিয়া ফ্রালিয়া ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিণ্ড্রা ফেলিয়া অনাব্ত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মৃক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুক্তপ্রারে বৃত্তি আসিয়া তাহার সর্বাণ্য অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাচি ঝড়ও থামে না, ব্রুন্দনও থামে না। আমি নিচ্ছল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘর্রিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই; কাহাকে সান্ধনা করিব। এই প্রচন্ড অভিমান কাহার। এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে।

পাগল চীংকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যুস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ-রাক্ষসের মোহে আরুষ্ট হইয়া প্রতাহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃণ্টিতে পাগলার নিকট ছ্ব্টিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহের আলি, ক্যা ঝুট হ্যায় রে?"

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘ্রণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীংকার করিতে করিতে ব্যাড়ির চারি দিকে ঘ্রিরতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারম্বার বিলতে লাগিল, "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম. "ইহার অর্থ কী আমায় খুলিয়া বলো।" বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই : একসময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃশ্ত বাসনা, অনেক উন্মন্ত সন্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত— সেই-সকল চিন্তদাহে, সেই-সকল নিজ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তর্থন্ড ক্ষুধার্ত ত্যার্ত হইয়া আছে; সজীব মান্য পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্তি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ প্র্যান্ত আর কেহ তাহার গ্রাস্থ এডাইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উন্ধারের কি কোনো পথ নাই।"

বৃন্ধ কহিল, "একটিমার উপায় আছে তাহা অত্যন্ত দ্বর্হ। তাহা তোমাকে বলিতেছি— কিন্তু তংপ্রে ওই গ্রলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর প্রাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনো ঘটে নাই।"

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্স্ট্রাসে একজন স্কুশ্তেগিত ইংরাজ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধ্বিটিকে দেখিয়াই 'হ্যালো' বালয়া চীংকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেন্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাব্রিট কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিয়া কোতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল: গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষ্যে আমার থিয়সফিস্ট আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

শ্রাবণ ১৩০২

## অতিথি

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাব, নোকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলে। পথের মধ্যে মধ্যাহে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নোকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাব,, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?"

প্রশনকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিবাব্ উত্তর করিলেন, "কাঁঠালে।"

ব্রাহারণবালক কহিল, "আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁরে নাবিরে দিতে পার?" বাব্ সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।" ব্রাহারণবালক কহিল, "আমার নাম তারাপদ।" গৌরবর্গ ছেলেটিকে বড়ো স্কুলর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষ্ব এবং হাস্যময় ওপ্টাধরে একটি স্কুলিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধ্রুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহ্বল্যবির্জিত; কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখ্বত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে প্রেজন্ম তাপসবালক ছিল এবং নিমল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহ্বলপরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মাজিত রাহ্যুণাশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাব, তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, "বাবা, তুমি স্নান করে এস, এইখানেই আহারাদি হবে।"

তারাপদ বলিল, "রস্কা।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাব্র চাকরটা ছিল হিন্দ্রস্থানী, মাছ কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পট্তা ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অলপকালের মধ্যেই স্কুসম্পন্ন করিল এবং দ্বই-একটা তরকারিও অভ্যস্ত নৈপ্র্ণাের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খ্রলিয়া একটি শ্ব্রু বস্ফ্র পরিল; একটি ছোটো কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফোলল এবং মার্জিত পইতার গোছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নোকায় মতিবাব্র নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাব, তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গৈলেন। সেখানে মতিবাব,র স্থাী এবং তাঁহার নবমবধীরা এক কন্যা বাঁসয়া ছিলেন। মতিবাব,র স্থাী অল্লপ্র্ণা এই স্কুনর বালকটিকে দেখিয়া স্কোহে উচ্ছর্নসত হইয়া উঠিলেন—মনে মনে কহিলেন, আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।

যথাসময়ে মতিবাব এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দ্ইখানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপটা নহে; অন্নপ্ণা তাহার দ্বন্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন, সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিদ্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইড়ে নিরুত হইল তখন সে কোনো অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে, অথচ এমন সহজে করে যে তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অম্পর্শা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইট্বকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বংসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

অলপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মা নাই?"

তারাপদ কৃহিল, "আছেন।"

অল্লপ্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না?"

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অন্ভূত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন ভালোবাসবেন না?"

অন্নপ্রণা প্রশ্ন করিলেন, "তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে।"
তারাপদ কহিল, "তাঁর আরও চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।"
অন্নপ্রণা বালকের এই অশ্ভূত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ওমা, সে কী
কথা! পাঁচটি আঙ্কুল আছে বলে কি একটি আঙ্কুল ত্যাগ করা যায়।"

তারাপদর বয়স অলপ, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিত, কিল্ছু ছেলেটি সম্পূর্ণ নৃতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ প্রে, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র দ্নেহ লাভ করিত। এমন-কি, গ্রেন্মহাশয়ও তাহাকে মারিত না; মারিলেও বালকের আত্মীয়পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনোই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অগ্রহজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল; তাহার বড়ো ভাই প্র্র্ব-অভিভাবকের কঠিন কর্তব্য পালন উপলক্ষ্যে তাহাকে মৃদ্র রকম শাসন করিবার চেণ্টা করিয়া অবশেষে অন্তুগ্তচিত্তে বিস্তর প্রশ্রম এবং প্রস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহ্তর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেণ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন-কি, স্নেহন্ধনও তাহার সহিল না; তাহার জন্মনক্ষর তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে; সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নোকা গ্র্ণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বর্খনাছের তলে কোন্ দ্রদেশ হইতে এক সম্যাসী আসিয়া আগ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁথারি ছর্লিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বিসয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন ন্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি-উর্পার দ্রই-তিনবার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথম সে একটা যাত্রার দলের সংগ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে প্রতিনিবিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন-কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত প্রমহিলাবর্গ, যখন বিশেষর্পে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছ্ব না বিলিয়া কোথায় নির্দ্দেশ হইয়া গৈল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশার মতো বন্ধনভীর, আবার হরিণেরই মতো সংগীতম্বশ্ধ।
বাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগী করিয়া দেয়। গানের স্বরে তাহার
সমসত শিরার মধ্যে অন্কদ্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাণ্ডেগ আন্দোলন
উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশা, ছিল তখনও সংগীতসভায় সে যেরপ্র
সংযত গদভীর বয়সকভাবে আর্থাবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দর্শলিত, দেখিয়া
প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দ্বঃসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন
পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের ব্রিট্ধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের
ভিতর মাত্হীন দৈত্যশিশার ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত
যেন উচ্ছুঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহ্দ্রের আকাশ হইতে চিলের
ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শ্গালের চীংকারধ্বনি সকলই
তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অন্তিবিলন্ধে এক

পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষ-পিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুবে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিম্ন্যাস্টিকের দলে জ্বিটয়াছিল। জ্যৈত্বমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ়মাসের অবসান পর্যাকত এ অগুলে স্থানে স্থানে পর্যায়্ররমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদ্পলক্ষ্যে দ্বই-তিন দল যাত্রা পাঁচালি কবি নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোটো ছোটো নদী-উপনদী দিয়া এক মেলা অল্ডে অন্য মেলায় ঘ্রিয়য় বেড়ায়। গত বংসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষ্ম জিম্ন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানির সহিত মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কোত্ত্লবশত এই জিম্ন্যাস্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য ব্যায়মেনৈপ্রণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভালো বাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছিল— জিম্ন্যাস্টিকের সময় তাহাকে দ্রুত তালে লক্ষ্মো ঠ্বংরির স্বরে বাঁশি বাজাইতে হইত—এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শ্নিরাছিল, নন্দীগ্রামের জমিদার-বাব্রা মহাসমারোহে এক শখের যাত্রা খ্লিতেছেন— শ্নিরা সে তাহার ক্ষ্দ বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাব্র সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্যায়য়য়য় নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতিপ্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাণত হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপত এবং মৃক্ত ছিল। সংসারে অনেক কুণ্মিত কথা সে সর্বদা শ্রনিয়ছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমার অবসর প্রাণত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছ্বতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই, সে এই সংসারের পিছকল জলের উপর দিয়া শ্রম্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কোতৃহলবশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মৃথে একটি শ্রম্ স্বাভাবিক তার্ন্য অন্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মৃথশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলালবাব্ব তাহাকে বিনা প্রশেন বিনা সন্দেহে পরম আদরে আহ্নান করিয়া লইয়াছিলেন।

#### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অশ্বপূর্ণা পরম স্নেহে এই ব্রাহমণবালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয়পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিকাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উন্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উন্দিশন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মন্ত রৌদ্রে নদীতীরে অর্ধনির্মান কাশত্গশ্রেণী, এবং তাহার উথের্ব সরস

সঘন ইক্ষ্কের এবং তাহার প্রপ্রান্তে দ্রেদিগণতচুন্বিত নীলাঞ্চনবর্ণ বনরেখা সমুদ্তই যেন কোন্-এক রুপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদাজাগ্রত নবীন সোন্বের মতো নির্বাক্ নীলাকাশের মৃত্যদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল—সমুদ্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্ভ, আলোকে উল্ভাসিত, নবীনতায় স্ট্চিক্কণ, প্রাচুর্যে পরিপূণ্।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্যায়ক্রমে হইতে গ্রামাভিম,খী সংকীর্ণ পথ, ঘনবনবেণ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারি দিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই ঊধর্ব-অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত স্কুরতা, এই স্কুর্থ চিরস্থায়ী নিনিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজ্ঞাও তরুণ বালকের প্রমান্ত্রীয় ছিল অথচ সে এই চণ্ডল মানবকটিকে এক মুহুতের জন্যও স্নেহবাহ, দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেণ্টা করিত না। নদীতীরে বাছরে লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাট্রঘোড়া সম্মুখের দুই দডি-বাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেডাইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদশ্ভের উপর হইতে ঝপা করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষজলে বসনাণ্ডল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাঁধা মেছ্মনিরা চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ-সমস্তই সে চিরন্তন অভানত কোত্হলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে কিছুতেই তাহার দ্বিটর পিপাসা নিব্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়িমাঝিদের সঙেগ গলপ জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল—যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অল্পর্ণা তারাপদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে তুমি কী খাও?"

তারাপদ কহিল, "যা পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।"

এই সন্দর রাহন্নগবালকটির আতিথাগ্রহণে ঔদাসীনা অল্লপ্রণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃণ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সন্ধান পাইলেন না। অল্লপ্রণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দ্বধ মিন্টাল্ল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধ্মধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল; কিন্তু দৃধ খাইল না। মোনস্বভাব মতিলালবাবন্ও তাহাকে দৃধ খাইবার জন্য অন্বরোধ করিলেন: সে সংক্ষেপে বলিল, "আমার ভালো লাগে না।"

নদীর উপর দুই-তিন দিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া, বাজার করা হইতে নৌকাচালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা এবং তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদর সকোত্হল দুম্ভি ধাবিত হয়, যে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দুষ্টি, তাহার হৃত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্লিয়াসক্ত। মান্বমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোন্জনল তরংগ— ভূতভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো বন্ধন নাই— সম্মুখাভিম্বথে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্ষ।

এ দিকে অনেক দিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ন্ত হইয়াছিল। কোনোপ্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্মাল ক্ষাতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মাদিত হইয়া যাইত। পাঁচালি কথকতা কীতনগান যাত্রাভিনয়ের স্দার্ঘ খন্ডসকল তাহার কণ্ঠাপ্রে ছিল। মতিলালবাব চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্থাকন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শ্নাইতেছিলেন; কুশলবের কথার স্চনা হইতেছে এমন সময় তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নোকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বই রাখনে। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শানে যান।"

এই বলিয়া সৈ কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো স্মাষ্ট পরিপ্রেশ্বরের দাশ্রায়ের অন্প্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল। দাঁড়ি-মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝাঁকিয়া পড়িল; হাস্য কর্ণা এবং সংগীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপ্রেশ রসম্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—দ্ব নিম্তব্ধ তটভূমি কুত্হলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে-সকল নোকা চলিতেছিল তাহাদের আরোহিগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকশিঠত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিতচিত্তে দীঘানিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।

সজলনয়না অপ্লপ্র্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকৈ কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার মৃহতক আদ্বাণ করেন। মতিলালবাব্ ভাবিতে লাগিলেন, এই ছেলেটিকে যদি কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে প্তের অভাব প্র্ণ হয়। কেবল ক্ষ্দু বালিকা চার্শশীর অশ্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিশেব্যে পরিপ্রণ হইয়া উঠিল।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চার্শশী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিত্মাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল বাঁধা সন্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল; কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভয় হইত, পাছে মেয়েটি সাজসঙ্জা সন্বন্ধে একটা অসন্ভব জেদ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাং একবার চুল বাঁধাটা তাহার মনের মতো না হইল তবে সেদিন যতবার চুল খুলিয়া যতরকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক্ কিছুত্তই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কামাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইর্প। আবার এক-এক সময় চিত্ত যথন প্রসম্ম থাকে তখন কিছুত্তই তাহার কোনো আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া, চুন্বন করিয়া, হাসিয়া বকিয়া এলেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দ্বর্ভেণ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধ্য হদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে স্তীব্র বিশ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোক্ম্থী হইয়া ভোজনের পায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বােধ হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদর বিদ্যাগ্রিল ঘতই তাহার এবং অন্য সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদর যে কোনো গ্রণ আছে ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিম্থ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যথন প্রবল হইতে লাগিল তাহার অসন্তোষের মায়াও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যেদিন কুশলবের গান করিল সেদিন অয়প্রের মন গলিয়াছে।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''চার্, কেমন লাগল।'' সে কোনো উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভিগ্গিটিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইর্প দাঁড়ায়্— কিছুমায় ভালো লাগে নাই এবং কোনোকালে ভালো লাগিবে না।

চার্বর মনে ঈর্ষার উদয় হইয়াছে ব্রঝিয়া তাহার মাতা চার্বর সম্মুখে তারাপদর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল সকাল খাইয়া চার, শয়ন করিত তখন অল্লপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতিবাব, ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অল্লপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত: তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামন্ত্রী সন্ধ্যার বিপলে অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অল্লপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সোন্দর্যরসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চার, দ্রতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষসরোদনে বলিত, "মা, তোমরা কী গোল করছ, আমার ঘুম হচ্ছে না।" পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্ত অসহা হইয়া উঠিত। এই দীপতকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক স্তুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যান্ত কোতুক-জনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া বশ করিতে অনেক চেণ্টা করিল; কিন্তু কিছ্লতেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তারাপদ মধ্যাহে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তন্ম দেহখানি নানা সন্তরণভিগতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তর্ব জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কোত্তল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না। সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপট্ট অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষা-ভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীপ্রাম কথন ছাড়াইরা গেল তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদ্মন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকা কখনো পাল তুলিয়া, কখনো গ্লেণ টানিয়া, নানা নদীর শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগ্লিও এই-সকল নদীউপনদীর মতো শান্তিমর সোন্দর্যময় বৈচিত্রের মধ্য দিয়া সহজ সোম্য গমনে মৃদ্মিষ্ট কলম্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারও কোনোর্প তাড়া ছিল না;

মধ্যাহে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত; এ দিকে, সম্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লিমন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের সাম্বে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিন-দশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পেণিছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ি হইতে পালকি এবং টাট্বোড়ার সমাগম হইল, এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইকবরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দ্বকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকিষ্ঠিত কাকসমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই-সমস্ত সমারোহে কালবিলন্দ্র হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খর্ড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসি বলিয়া দ্রই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহাদ্যবন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য সম্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অলপ দিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয় হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মতো হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোনোপ্রকার বিশেষ সংস্কারের দ্বারা বন্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক, অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র; বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে, অথচ জ্যাঠাও নহে; রাখালের সঙ্গে সে রাখাল, অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভাস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে। ময়রার দোকানে গলপ করিতে করিতে ময়রা বলে, "দাদাঠাকুর, একট্ বোসো তো ভাই, আমি আসছি"—তারাপদ অদ্লানবদনে দোকানে বিসয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান করিতেও সে মজবৃত, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারীপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ন্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা সে এখনও জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদর স্কৃদ্রে নির্বাসন তীরভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা স্কঠিন, চার্শশী তাহার প্রমাণ দিল।

বামনেঠাকর,নের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সেই চার্বর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অস্কুথ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছ্মদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। স্কুথ হইয়া যেদিন দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একট্য মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চার্ম অত্যন্ত ফাঁদিয়া গলপ আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, তারাপদ নামক তাহাদের নবাজিত পরমর্জাটর আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কোত্হল এবং বিস্ময় সম্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শ্নিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমান অপরিচিত নহে, বাম্নুনঠাকর্নকে সে মাসিবলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া থাকে— যখন শ্বনিল, তারাপদ কেবল যে

বাঁশিতে কীর্তানের সন্ধর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অন্বরাধে তাহাকে স্বহদেত একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কর্তদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টকশাখা হইতে ফল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চার্র অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বি'ধিতে লাগিল। চার্ জানিত, তারাপদ বিশেষর্পে তাহাদেরই তারাপদ— অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একট্-আধট্ আভাসমাত্র পাইবে, অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দ্র হইতে তাহার র্পে গ্লে মন্প হইবে এবং চার্শশীদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য দ্র্লভ দৈবলন্ধ রাহ্মণবালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজ্ঞরা হইল। আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে। সোনামণির দাদা! শ্লিবয়া সর্বশরীর জন্লিয়া যায়।

যে তারাপদকে চার্ মনে মনে বিশ্বেষশরে জর্জার করিতে চেন্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্বেগ কেন।—ব্রিবে কাহার সাধ্য।

সেই দিনই অপর একটা তুচ্ছস্ত্রে সোনামণির সহিত চার্র মর্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার শখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া নির্দরভাবে ভাঙিতে লাগিল।

চার্ যথন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশিধ্বংসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়ম্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, "চার্, আমার বাশিটা ভাঙছ কেন!" চার্, রন্ধনেরে রক্তিমম্থে "বেশ করছি" "খুব করছি" বলিয়া আরও বার দুই-চার বিদীর্ণ বাশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছব্সিত কন্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাশিটি তুলিয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে তাহার প্রাতন নিরপরাধ বাশিটার এই আকস্মিক দ্বর্গতি দেখিয়া সেআর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চার্শশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কোত্হলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কোত্হলের ক্ষেত্র ছিল, মতিলালবাব্র লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগ্রিল। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেচ্চ পরিচয় হইয়ছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা প্রেণ করিয়া-লইত, কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই ভূপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদর এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাব, বলিলেন, "ইংরিজি শিখবে? তা হলে এ-সমস্ত ছবির মানে ব্রুবতে পারবে।"

তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল, "শিখব।"

মতিবাব, খাব খাশি হইয়া গ্রামের এন্ট্রেন্স স্কুলের হেড্-মাস্টার রামরতন-বাব,কে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপনকার্যে নিয়ন্ত করিয়া দিলেন।

#### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রথর স্মরণশক্তি এবং অথণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নৃতন দৃর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, প্রেয়তন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না; পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্বে নিজন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখদ্ধ করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দ্র হইতে ক্রাচিত্তে সসম্প্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস

চার্ও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। প্রের্ব তারাপদ অন্তঃপ্রের গিয়া অন্নপ্রের কেরত— কিন্তু তদ্বপলক্ষ্যে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাব্রকে অন্রেরাধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবদত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপ্রেণি ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাব্ বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুট হইয়া এই নৃতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চার্ও হঠাই জেদ করিয়া বিসল, "আমিও ইংরাজি শিখিব।" তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালি কন্যার এই প্রশতাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন; কিন্তু কন্যাটি এই প্রশতাবের পরিহাস্য অংশট্রকুকে প্রচুর অগ্র্জলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহদ্বর্বল নির্পায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রশতাব গদভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চার্ম মাস্টারের নিকট তারাপদর সহিত একত্র অধ্যয়নে নিয্তু হইল।

কিন্তু পড়াশ্না করা এই অন্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখম্থ করে না, কিন্তু তব্ কিছু,তেই তারাপদর পশ্চাদ্বতী ইইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া ন্তন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন-কি, কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ প্রতিন বই শেষ করিয়া ন্তন বই কিনিলে তাহাকেও সেই ন্তন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বিসয়া লিখিত এবং পড়া মুখম্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালী ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন-কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছির্যা আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দোরাজ্যা সকোতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছু,তেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নির্পায় তারাপদ তাহার মসীবিল্পত লেখা খাতা ছিল্ল করিয়া ফেলিয়া গদ্ভীর বিষন্ধম্থে বিসয়া ছিল; চার্ল্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিল্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামার না কহিয়া চুপ করিয়া বিসয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘ্রহ্ম্র্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারন্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার প্রেঠ এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিল্তু সে তাহা না দিয়া গদ্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা ম্শাকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অন্তেপত ক্ষ্মন্ত হাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একাল্ড কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোনো উপায় না দেখিয়া ছিল্ল খাতার এক ট্রকরা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খ্র

বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল, "আমি আর কখনো খাতায় কালী মাখাব না।" লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেকপ্রকার চাণ্ডলা প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সন্বরণ করিতে পারিল না— হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লঙ্জায় ক্রোধে ক্ষিণ্ড হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রতবেগে ছ্রিটয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের ট্রকরায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্ত কাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হুদয়ের নিদার্ণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এ দিকে সংকৃচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উ কিঝ্লিক মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। সখী চার্শশীর সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিশ্তু তারাপদর সম্বশ্বে চার্কে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চার্ক্ যে সময়ে অন্তঃপ্রে থাকিত সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসংকাচে তারাপদর ম্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মৃথ তুলিয়া সন্দেহে বলিত, "কী সোনা। খবর কী। মাসি কেমন আছে।"

সোনামণি কহিত, "অনেক দিন যাও নি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।"

এমন সময় হয়তো হঠাৎ চার্ আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশবাস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চার্ কণ্ঠত্বর সম্তমে চড়াইয়া চোথ মুথ ঘ্রাইয়া বলিত, "আাঁ সোনা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।" যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশ্নায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগ্হে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্মামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালোর্প জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত স্জন করিত; অবশেষে চার্ যথন ঘ্ণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তথন সে লজ্জিত শাক্ষত পরাজিত হইয়া ব্যাথতচিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "সোনা, আজ সম্ব্যাবেলার আমি তোদের বাড়ি যাব এখন।" চার্ স্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত, "যাবে বৈকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাস্টার-মশায়কে বলে দেব না?"

চার্র এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দ্ই-একদিন সন্ধ্যার পর বাম্ন-ঠাকর্নের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চার্র ফাঁকা শাসন না করিয়া আসেত আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মার মসলার বাক্সর চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইর্প বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খ্লিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অন্তত্ব ব্যাকুল বালিকা করজোড়ে সান্নয়ে বারুবার বালতে লাগিল, "তোমার দ্বিট পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দ্বিট পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।" তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বািসল।

চার, কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্বাবহার করিবে, আর কখনো তাহাকে মুহূতের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কির্প মেজাজ হইয়া যায় কিছ্বতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কিছ্বিদন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমান্বি করিতে থাকে তখনই একটা উৎকট আসন্ন বিশ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কী উপলক্ষ্যে কোন্দিক হইতে আসে কিছ্বই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচন্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রবারিবর্ষণ, তাহার পরে প্রসন্থ শান্তি।

#### ষণ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়া প্রায় দ্বই বংসর কাটিল। এত স্বদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনও কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশ্বনার মধ্যে তাহার মন এক অপ্ব আকর্ষণে বন্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োব্যিধসহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরুভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের স্ব্থুস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়তদোরাজ্যচঞ্চল সোন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এ দিকে চার্ব্ধ বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাব্ সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দ্ই-তিনটি ভালো ভালো সদ্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাব্ তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চার্ব্ ঘরের মধ্যে ভারি-একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তথন একদিন অল্লপ্রেণা মতিবাব্বকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শ্বনিয়া মতিবাব, অত্যন্ত বিষ্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনো হয়। তারাপদর কুলশীল কিছ্বই জানা নেই। আমার একটিমাত্র মেয়ে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই।"

একদিন রায়ডাঙার বাব্দের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চার্কে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেণ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুম্ধ করিয়া বিসয়া রহিল, কিছ্বতেই বাহির হইল না। মতিবাব্ ঘরের বাহির হইতে অনেক অন্নয় করিলেন, ডংশেনা করিলেন, কিছ্বতেই কিছ্ব ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙার দ্তবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাং অত্যন্ত অস্থ করিয়াছে, আজ আর দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল, মেয়ের ব্বিঝ কোনো-একটা দোষ আছে, তাই এইর্প চাতুরী অবলদ্বন করা হইল।

তখন মতিবাব ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শ্বনিতে সকল হিসাবেই ভালো; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিল্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশাল্ত অবাধ্য মেয়েটির দ্বন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জনীয় বোধ হউক, শ্বশ্বর্বাড়িতে কেহ সহা করিবে না।

তখন স্ত্রী-প্রেরে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত

কৌলক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আমিল যে, বংশ ভালো, কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাব, ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাঁহারা আনলে উচ্ছ্র্বিসত হইয়া সন্মতি দিতে মৃহ্ত্মাচ বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাব, এবং অল্লপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাব, কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চার্কে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গার হাণ্গামার মতো তারাপদর পাঠগুহে গিয়া পাঁড়ত। কখনও রাগ, কখনও অন্রাগ, কখনও বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্যার নিভ্ত শান্ত অকস্মাৎ তরিগাত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল এই নির্লিপ্ত ম্ভুস্বভাব রাহ্মণবালকের চিন্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্বাহস্পদনের ন্যায় এক অপ্র্ব চাণ্ডল্য সণ্ডার হইত। যে ব্যক্তির লঘ্ভার চিন্ত চিরকাল অক্ষ্ম অব্যাহতভাবে কালস্রোতের তর্প্সচ্ডায় ভাসমান হইয়া সম্ম্বথে প্রবাহিত হইয়া যাইত সে আজকাল এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বশালালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশ্বা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাব্র লাইরেরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগ্রলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক স্কুজিত হইত তাহা প্রেকার হইতে অনেক স্বতন্দ্র এবং অধিকতর রঙিন। চার্র অম্ভূত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর প্রের্ব মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না, দ্বুটামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গ্রু পরিবর্তন, এই আবন্ধ আসম্ভ ভাব তাহার নিজের কাছে এক ন্তন স্বশ্বের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শ্বভাদন স্থির করিয়া মতিবাব্ব তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপত্রের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুক্তপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ভোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোটো ছোটো নৌকা সেই পাঁত্র্কল জলে ডোবানো ছিল এবং শুচ্ক নদীপথে গোরুর গাড়ি চলাচলের স্ক্রণভীর চক্রচিক্ত খোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন, পিতৃগ্রপ্রত্যাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দুত্রগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শ্নাবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল— উলৎগ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চঃস্বরে ন্তা করিতে লাগিল, অতৃপত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিখ্যন করিয়া ধরিতে লাগিল, কৃটিরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সখ্যিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল-শুচ্ক নিজীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপলে প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো নানা আয়তনের নোকা আসিতে লাগিল, বাজারের ঘাট সন্ধ্যা-বেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধর্নিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগ্রলি সম্বংসর আপনার নিভূত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকল্লা লইয়া একাকিনী দিন্যাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পূথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণজলরথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যকার্গানুলির তত্ত্ব লইতে আসে: তখন জগতের সংখ্য আত্মীয়তাগর্বে কিছু, দিনের জন্য তাহাদের ক্ষ্মনতা ঘ্রাচয়া যায়, সমস্তই সচল

সজাগ সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সন্দরে রাজ্যের কলালাপ-ধর্নি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময়ে কুডুলকাটায় নাগবাব দের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে ৷ জ্যোৎস্নাসন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নোকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাতার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্লোতের মুখে দুত্রেগে মেলা অভিম থে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সটের দল বিপালশব্দে দ্রততালের বাজনা জ,ডিয়া দিয়াছে: যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের काष्ट्र शराशः भत्य हो का छेठिए हा भिक्ताता मा किया मा কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পরে দিগত হইতে ঘনমেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আছেল্ল হইল—পূবে-বাতাস বৈগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল— নদীতীরবতী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পঞ্জোভত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরুভ করিল, ঝিল্লিখননি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মাথে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘ্রারিতেছে ধরজা উডিতেছে. প্ৰিবী কাপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছু,টিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নোকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে: দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যাৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, স্কুদুর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাব্যী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরন্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে लाशिल।

পর্যদিন তারাপদর মাতা ও দ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পর্যদিন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নোকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল, এবং পর্যদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিণ্ডিং আমসত্ত্ব এবং পাতার ঠোঙায় কিণ্ডিং আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহস্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল, কিন্তু পর্যদিন তারাপদকৈ দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধ্বত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরপ্রে ঘিরিবার প্রেই সমস্ত গ্রামের হদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসন্থিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপ্থিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

# ইচ্ছাপুরণ

স্বলচন্দ্রে ছেলেটির নাম স্শীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মান্বটি হয় না। সেইজনাই স্বলচন্দ্র কিছ্, দ্বর্ণল ছিলেন এবং স্শীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াসনুশ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেই জন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সন্শীলচন্দ্র দৈবাং যেদিন ধরা পড়িতেন সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দ্টোর সময় স্কুলের ছ্র্টি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে স্শীলের কিছ্বতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগ্লা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধ্মধাম চলিতেছে। স্শোলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শ্ইেয়া পড়িল। তাহার বাপ স্বল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ ইস্কলে যাবি নে?"

স্নশীল বলিল, "আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি ইম্কুলে যেতে পারব না।"

স্বল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত ব্ঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, 'রোসো, একে আজ জব্দ করতে হবে।' এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজপ্ত্র্ম কিনে রেখেছিল্ম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া স্বলচন্দ্র খ্ব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। স্শীল মহা ম্শাকিলে পড়িয়া গেল। লজপ্ত্র সে যেমন ভালোবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ও দিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্ফট্ করিতেছে. তাহাও ব্ঝি বন্ধ হইল।

স্বলবাব, যখন খুব বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢ্কিলেন স্শীল বিছানা হইতে ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।"

বাবা বলিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

স্কুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে

করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বরস হর, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।'

তাহার বাপ স্বলবাব, বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশ্বনো কিছু, হল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তা হলে আর কিছুতেই সময় নন্ট না করে কেবল পড়াশ্বনো করে নিই।'

ইচ্ছাঠাকর্ন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা, ভালো, কিছু দিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণে করিয়াই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।" শূনিয়া দুইজনে ভারি খুমি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সন্বলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘ্নাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটার ঘ্নাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাং খ্ব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পাঁড়লেন। দেখিলেন, খ্ব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগর্নল উঠিয়াছে; মন্থের গোঁফদাড়ি সমসত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধ্রতি এবং জামা পরিয়া শ্বইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দ্বই আস্তিন প্রায় মাটি প্র্যান্ত ঝ্রিলয়া পাঁড়য়াছে, জামার গলা ব্বক প্র্যান্ত নাবিয়াছে, ধ্রতির কোঁচাটা এতই ল্বটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সনুশীলচন্দ্র অন্যাদন ভোরে উঠিয়া চারি দিকে দৌরাখ্যা করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না; যখন তাহার বাপ সন্বলচন্দ্রের চেন্টামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল তখন দেখিল, কাপড়-চোপড়গ্লো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিন্টিয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অধেকিটা মন্থ দেখাই যায় না; মাথায় একমাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে সামনে চুল নাই— পরিষ্কার টাক তক্তক্ করিতেছে।

আজ সকালে স্শালিচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উঠৈচঃন্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল; শেষকালে বাপ স্বলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্চা পাড়িয়া, দেশময় ঘ্রায়য়া বেড়াইবে; য়খন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই. সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানা-পুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপ্রনি দিয়া জরুর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদ্রর পাতিয়া বাসয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধ্বলোগ্বলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেকরকম চেন্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত, আজ ব্র্ড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছ্বতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামার সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং ব্র্ড়া স্নশীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা ব্র্ড়াকে ছেলেমান্বের মতো গাছে চড়িতেও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। স্নশীলচন্দ্র লঙ্জায় ম্খ নিচুকরিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদ্বরে আসিয়া বসিল; চাকরকে বলিল, "ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লজ্ঞ্বস কিনে আন্।"

লজপ্তনুসের প্রতি সন্শীলচন্দের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজপ্তনুস সাজানো দেখিত; দ্-চার পরসা ষাহা পাইত তাহাতেই লজপ্তনুস কিনিয়া খাইত; মনে করিত যখন বাবার মতো টাকা হইবে তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজপ্তনুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় এক-রাশ লজপ্তনুস কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মন্থের মধ্যে প্ররিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু ব্ডার মন্থে ছেলেমান্ব্যের লজপ্তনুস কিছন্তই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল, 'এগন্লো আমার ছেলেমান্য্য বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক্'; আবার তখনই মনে হইল, 'না কাজ নাই, এত লজপ্তনুস খাইলে উহার আবার অস্ব্রখ করিবে।'

কাল পর্যন্ত যে-সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সংখ্য কপাটি খেলিয়াছে আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া ব্বড়ো সুশীলকে দেখিয়া দ্রের ছুটিয়া গেল। স্বশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধ্বদের সংখ্য সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ছুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অক্ষয় নিবারণ হারশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, 'চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই ব্বিঝ ছোঁড়া-গ্রুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।'

আগেই বলিয়াছি, বাবা স্বলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদ্রর পাতিয়া বসিয়া বিসয়া তাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দ্বভামি করিয়া সময় নত্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তাদিন শাল্ত শিল্ট হইয়া, ঘরে দরজা বল্ধ করিয়া বিসয়া, কেবল বই লইয়া পড়া ম্বখ্য করি। এমন-কি, সল্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বল্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা প্র্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া স্বলচন্দ্র কিছ্তেই স্কুলম্থো হইতে চাহেন না। স্শীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" স্বল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" স্শীল রাগ করিয়া বলিত, "পারবে না বৈকি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।"

বাস্তবিক সন্শীল এতরকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অলপদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কম' নহে। সন্শীল জাের করিয়া ক্ষরে বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরস্ভ করিল। স্কুলের ছন্টির পরে সন্বল বাড়ি আসিয়া খন্ব একচােট ছন্টাছন্টি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জনা অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সন্শীলচন্দ্র চােখে চন্মা দিয়া একখানা

কৃতিবাদের রামারণ লইয়া দ্র করিয়া করিয়া পড়িত, স্বলের ছ্ন্টাছ্ন্টি গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত। তাই সে জাের করিয়া স্বলকে ধরিয়া সম্মাথে
বসাইয়া হাতে একখানা স্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগ্রলাে এমনি বড়াে
বড়াে বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের এক ঘণ্টা চলিয়া
যাইত। সম্ধ্যাবেলায় বয়্ডা সয়্শীলের ঘরে অনেক বয়্ডায় মিলিয়া দাবা খেলিত।
সে সময়টায় সয়বলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সয়শীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল;
মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যাপত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে স্শীলের বড়ো কড়ার্রুড় ছিল। কারণ, তাহার বাপ স্বল বখন বৃশ্ধ ছিলেন তখন তাঁহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একট্ব বেশি খাইলেই অম্বল হইত— স্শীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে, সেই জন্য সে তাহার বাপকে কিছ্বতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অলপবয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষ্বা হইয়াছে যে, নাড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। স্শীল তাঁহাকে যতই অলপ খাইতে দিত পেটের জনালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শ্কাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। স্শীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে; তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলেরও বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না; পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সদি হইয়া, কাসি হইয়া, গায়ে মাথায় বাথা হইয়া, তিন হণ্টা শ্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতে দুই দিন অন্তর সে গরম জলে ন্নান করিত এবং স্ববলকেও কিছ্বতেই প্রকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তম্ভপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়. আর হাড়গুলো টন্টন্ ঝন্ঝন্ করিয়া উঠে। मार्थ्य मर्पा आन्छ भान भा तिशार्ट रहा ए एए माँ नार्ट भान हिनारना अमाधा। ভুলিয়া চির্নেন ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ ভূলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভূলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দুখ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ি আন্দি পিসির জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল ছু, ড়িয়া মারিত—ব্র্ডামান্ষের এই ছেলে-মান্মির দুন্টামি দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মার মার করিয়া তাড়াইয়া যাইত. সেও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

স্বলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমান্ম্র হইয়াছে। আপনাকে প্রের মতো ব্রুড়া মনে করিয়া যেখানে ব্রুড়ামান্ম্বরা তাস পাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বিসত এবং ব্রুড়ার মতো কথা বলিত, শ্রনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা, খেলা কর্গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না" বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শ্রনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্জের উপর এক পায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, ক দিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।" নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খ্ব ঠাটা করিতে শিথিয়াছে। সে উত্তর দিত, "আর বছর দশেক বাদে আসব এখন।" আবার এক-একদিন তাহার

প্রের অভ্যাসমত তাহার ছেলে স্শীলকে গিয়া মারিত। স্শীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, "পড়াশ্বেনা করে তোমার এই ব্বন্থি হচ্ছে? একরাত্ত ছেলে হয়ে ব্বড়োমান্বের গায়ে হাত তোল।" অমনি চারি দিক হইতে লোকজন ছ্বিটয়া আসিয়া কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরুভ করে।

তথন স্বল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "আহা, যদি আমি আমার ছেলে স্শীলের মতো ব্রুড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।"

স্শীলও প্রতিদিন জোড়হাত করিয়া বলে, "হে দেবতা, আমার বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের স্থে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা ষেরক্ম দ্ফামি আরুভ করিয়াছেন উপ্থাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছাঠাকর্ন আসিয়া বলিলেন, "কেমন, তোমাদের শথ মিটিয়াছে?" তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দোহাই ঠাকর্ন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।" ইচ্ছাঠাকর্ন বলিলেন, "আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পর্নিদন সকালে স্বল প্রের মতো ব্ড়া হইয়া এবং স্নাল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দ্ইজনেরই মনে হইল যে, স্বান হইতে জাগিয়াছি। স্বল গলা ভার করিয়া বলিলেন, "স্নাল, ব্যাকরণ মুখান্ধ করবে না?"

म्मील माथा हुलकारेएं हुलकारेएं विलल, "वावा, आमात वरे शांतरप्त शास्त्र ।"

আশ্বিন ১৩০২

## দুরাশা

দাজিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরো অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বৃট এবং আপাদমুহত ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বাচ ঘন মেঘের কুজ্বটিকায় মনে হইতেছে, যেন বিধাতা হিমালয়পর্বাতস্ক্র সমুহত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘবিয়া ঘবিয়া মৃছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশ্ন্য ক্যাল্কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম— অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না, শব্দস্পর্শর্পময়ী বিচিত্রা ধরণীমাতাকে প্নরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় ম্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদ্বে রমণীকণ্ঠের সকর্ণ রোদনগ্রপ্পনধর্নি শ্নিতে পাইলাম। রোগশোকসংকুল সংসারে রোদনধর্নিটা কিছুই বিচিত্র নহে, অন্যত্র অন্যসময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে-রোদন সমস্ত লংশত জগতের একমান্ত রোদনের মতো আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম, গৈরিকবসনাবৃতা নারী, তাহার মুস্তকে স্বর্ণকিপিশ জটাভার চ্ডা-আকারে আবন্ধ, পথপ্রান্তে শিলাখন্ডের উপর বিসয়া মৃদ্বুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্যুশোকের বিলাপ নহে, বহুদিন-স্থিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘান্ধকার নিজনতার ভারে ভাঙিয়া উচ্ছবস্তিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গলেপর মতো আরম্ভ হইল; পর্বতিশৃভেগ সম্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখনো চর্মচক্ষে দেখিব এমন আশা কস্মিনকালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি, তোমার কী হইয়াছে।"

প্রথমে উত্তর দিল না, মেঘের মধ্য হইতে সজলদীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম, "আমাকে ভয় করিয়ো না। আমি ভদুলোক।"

শ্বনিয়া সে হাসিয়া খাস হিন্দ্বস্থানিতে বলিয়া উঠিল, "বহুদিন হইতে ভয়ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জাশরমও নাই। বাব্রুজি, একসময় আমি যে-জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।"

প্রথমটা একট, রাগ হইল; আমার চালচলন সমস্তই সাহেবী, কিন্তু এই হতভাগিনী বিনা দ্বিধায় আমাকে বাব্ জি সন্বোধন করে কেন। ভাবিলাম, এইখানেই
আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার
রেলগাড়ির মতো সশন্দে সবেগে সদপে প্রস্থান করি। অবশেষে কোত্হল
জয়লাভ করিল। আমি কিছ্ উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম,
"তোমাকে কিছু সাহাষ্য করিতে পারি? তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পত্রী।"

বদ্রাওন কোন্ ম্ল্লেকে এবং নবাব গোলামকাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কী দৃঃখে সল্ল্যাসিনীবেশে দাজিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দ্রবিস্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না, কিন্তু ভাবিলাম, রসভংগ করিব না, গলপটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ সাগম্ভীর মাথে সাদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ করো, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগ্নলি য্নীন্তসংগত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্বে কিস্মানকালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুণ্টকণ্ঠে দক্ষিণহন্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে।"

দেখিলাম, রমণাটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই সিন্ত শৈবালাচ্ছন্ন কঠিনবন্ধ্র শিলাখণ্ডতলে আসনগ্রহণের সম্মতি প্রাণ্ত হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলামকাদের খাঁর পুরী ন্রউন্নীসা বা মেহেরউন্নীসা বা ন্র-উল্মুল্ক আমাকে দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে তাঁহার অনতিদ্রবতী অনতি-উচ্চ পঞ্চিল আমনে বাসবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল হইতে ম্যাকিন্টশ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বশেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপকাহিনী সহসা সদাসম্পূর্ণ কবোঞ্চ কাব্যকথার মতো শ্বনিতে হয়, পাঠকের হদয়ের মধ্যে দ্রাগত নির্জন গিরিকন্দরের নির্বরপ্রপাতধ্বনি এবং কালিদাসর্রচিত মেঘদ্তেকুমারসম্ভবের বিচিত্র সংগীতমর্মার জাগুত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি এ-কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বৢট এবং ম্যাকিন্টম পরিয়া ক্যালকাটা রোডের ধারে কর্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমণীর সহিত একত্র উপবেশনপূর্বক সম্পূর্ণ আত্মগোরব অক্ষুগ্নভাবে অন্তব করিতে পারে, এমন নব্যবশ্য অতি অলপই আছে। কিন্তু সেদিন ঘনঘোর বান্পে দশদিক আবৃত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষ্বলজ্জা রাখিবার কোনো বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনত্ত মেঘরাজ্যের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর প্রুটী এবং আমি, এক নব্বকাশত বাঙালী সাহেব—দুইজনে দুইখানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুইখণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অবশিষ্ট ছিলাম, এই বিসদৃশ সন্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদুণ্টের গোচর ছিল, কাহারো দুর্থিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল।"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, "কে সমস্ত করার তা আমি কি জানি! এতবড়ো প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেষে অন্তরাল করিয়াছে।"

আমি কোনোর্প দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম; কহিলাম, "তা বটে, অদূন্টের রহস্য কে জানে! আমরা তো কীটমাত্র।"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না কিশ্বু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে ষেট্রকু হিন্দি অভাশত হইয়াছে তাহাতে ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্য কোনো স্থানের কোনো নবাবপদ্ধীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদ সম্বন্ধে সম্পন্ট-ভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাশ্ত হইয়াছে, যদি ফরমায়েশ করেন তো বলি।"

আমি শশব্যসত হইয়া কহিলাম, "বিলক্ষণ! ফরমায়েশ কিসের। যদি অন্ত্রহ করেন তো শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে।"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এমনিভাবে হিন্দুস্থানি ভাষার বিলয়ছিলাম, বিলবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবিসাহেব ষখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল, যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিম্প্রশামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্বতা, এমন সোন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্বরের মতো সোজা সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষায় সের্প স্কুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা আমার কোনোকালে জানা ছিল না; বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিল্লির সমাটবংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দৃঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণোয়ের নবাবের সহিত আমার সন্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল, পিতা ইতস্তত করিতেছিলেন এমনসময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহিলোকের সহিত সরকারবাহাদ্বরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দ্বস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

স্থাকিপ্টে, বিশেষত সম্ভান্ত মহিলার মৃথে হিন্দ্ম্থানি কথনো শ্ননি নাই, শ্ননিয়া স্পন্ট ব্বিতে পারিলাম, এ ভাষা আমিরের ভাষা—এ ষে-দিনের ভাষা সে-দিন আর নাই, আজ রেলোয়ে টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সম্পত্ই ষেন হুস্ব থর্ব নিরলংকার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষামার শ্ননিয়া সেই ইংরাজরচিত আধ্ননিক শৈলনগরী দাজিলিঙের ঘনকুষ্পটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগলসমাটের মানসপ্রেরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বতপ্রস্তরচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সোধগ্রেণী, পথে লম্বপ্রুছ্ছ অম্বপ্রেঠ মছলন্দের সাজ, হস্তীপ্রেঠ স্বর্ণঝালর্থচিত হাওদা, প্রবাসিগণের ম্বতকে বিচিত্রবর্ণের উষ্কীষ, শালের রেশমের মস্লিনের প্রচুরপ্রসের জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্ব তরবারি, জরির জ্বতার অগ্রভাগে বক্ব শীর্ষ— স্বুদীর্ঘ অবসর, স্বুলম্ব পরিছেদ, স্বপ্রচুর শিষ্টাচার।

নবাবপুরী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যম্নার তীরে। আমাদের ফোজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু বাহাুগ। তাহার নাম ছিল কেশ্রলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমসত সংগীত যেন একেবারে এক মুহুতে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া-চড়িয়া খাড়া হইয়া বাসলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দর ছিল। আমি প্রতাহ প্রত্যুবে উঠিয়া অন্তঃপর্রের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম, কেশরলাল আবক্ষ যমনুনার জলে নিমন্দ হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে জ্যোড়করে উধর্বমন্থে নবোদিতস্থের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিম্ভবস্থে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সন্কপ্ঠে ভৈরোঁরাগে ভজনগান করিতে করিতে গ্রেছ ফিরিয়া আসিত।

আমি মুসলমানবালিকা ছিলাম কিন্তু কখনো স্বধর্মের কথা শ্রনি নাই এবং স্বধর্মসংগত উপাসনাবিধিও জানিতাম না; তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের প্রব্যের মধ্যে ধর্মবিন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তঃপ্রের প্রমোদভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধকরি স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা দিয়াছিলেন, অথবা আর-কোনো নিগ্রে কারণ ছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রত্যহ প্রশানত প্রভাতে নবোন্মেষিত অর্নালোকে নিস্তর্গ নীল যম্নার নির্জন শ্বেত সোপানতটে কেশ্রলালের প্জার্চনাদ্শ্যে আমার সদ্যস্পেতাখিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তিমাধ্র্যে পরিক্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুল্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার স্কুলর তন্ব দেহখানি ধ্মলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত; ব্রাহ্মণের প্রামাহাত্ম্য অপ্র শ্রম্থাভরে এই মুসলমানদুহিতার মুঢ় হৃদয়কে বিনয় করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দ্র বাদি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধ্লি লইয়া আসিত, দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্মপার্বণ উপলক্ষ্যে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থসাহাষ্য করিয়া বলিতাম, 'তুই কেশর-লালকে নিমন্ত্রণ করিবি না?' সে জিভ কাটিয়া বলিত, 'কেশরলালঠাকুর কাহারো অন্ত্রগ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।'

এইরূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনোরূপ ভক্তিচিক দেখাইতে

না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের প্র'প্র,ষের কেহ-একজন একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বলপ্র'ক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অন্তঃপ্রের প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই প্রণারক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম, এবং সেই রক্তস্ত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্যসম্বন্ধ কলপনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে তৃশ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দর দাসীর নিকট হিন্দর্ধমের সমসত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমসত আশ্চর্য কাহিনী, রামায়ণমহাভারতের সমসত অপ্রে ইতিহাস তল্ল তল্ল করিয়া শ্রনিতাম, শ্রনিয়া সেই অবর্শ্ধ অন্তঃপ্রের প্রান্তে বিসয়া হিন্দর্জগতের এক অপর্প দ্শা আমার মনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইত। ম্তিপ্রতিম্তি, শৃত্থব্যটাধানি, স্বর্ণচ্ডার্থাচিত দেবালয়, ধ্পধ্নার ধ্ম, অগ্রন্তন্দনমিশ্রিত প্রজ্পরাশির স্বৃগধ্র, যোগীসন্ন্যাসীর অলোকিক ক্ষমতা, রাহ্মণের অমান্বিক মাহাত্ম্য, মান্মহ্মেবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা, সমসত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতিপ্রাতন অতিবিস্তীর্ণ অতিস্কৃদর অপ্রাকৃত মায়ালোক স্কুন করিত; আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষ্মন্ত পক্ষীর নায় প্রদোষকালের একটি প্রকান্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দর্সংসার আমার বালিকাহদয়ের নিকট একটি পরমর্মণীয় র্পকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানি বাহাদ্বরের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিঞ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কোরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দ্র করিয়া দিয়া আর-একবার হিন্দ্বস্থানে হিন্দ্বম্বসলমানে রাজপদ লইয়া দাত্তকীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো একটি বিশেষ কুট্মুন্বসম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বালিলেন, 'উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দ্মুন্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাট্মুকু খোয়াইতে পারিব না, আমি কোম্পানিবাহাদ্মরের সহিত লড়িব না।'

যখন হিন্দ্বস্থানের সমসত হিন্দ্বম্বসলমানের রক্ত উত্তপত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মতো সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্যন্ত চণ্ডল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় ফোজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, 'নবাবসাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।'

পিতা বলিলেন, 'সে-সমুস্ত হাঙ্গামা কিছ্নই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।'

কেশরলাল কহিলেন, 'ধনকোষ হইতে কিছ্ অর্থ বাহির করিতে হইবে।'

পিতা বিশেষ কিছন দিলেন না; কহিলেন, 'যখন ষেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।'

আমার সীমনত হইতে পদাংগ্রাল পর্যন্ত অংগপ্রত্যাপের বতকিছা ভূষণ ছিল সমনত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দা দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অংগপ্রত্যংগ পালকে রোমাণ্ডিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দর্কের চোঙ এবং প্রতাতন তলোয়ারগর্বল মাজিয়া ঘিষয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এমন সময় হঠাং একদিন অপরাহে জিলার কমিশনার সাহেব লালকুতি গোরা লইয়া আকাশে ধ্বলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহসংবাদ দিয়াছিলেন। বদ্রাওনের ফোঁজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলোঁকিক আধিপত্য ছিল যে, তাঁহার কথায় তাহারা ভাঙা বন্দ্বক ও ভোঁতা তরবারি হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে প্রস্তৃত হইল।

বিশ্বাস্থাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল। ক্ষোভে দ্বঃথে লম্জায় ঘূণায় ব্রক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তব্ চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীর্ দ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছম্মবেশে অন্তঃপ্র হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারো দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধ্লা এবং বার্দের ধোঁয়া, সৈনিকের চিৎকার এবং বন্দকের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল-আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। বম্নার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া স্বা অসত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শ্রুপক্ষের পরিপ্র্ণ-প্রায় চন্দুমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দ্লো আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে কর্নায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিন স্বংনাবিন্টের মতো আমি ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছিলাম, খ্রিজতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল, সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বৃভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুকিত হইয়া পড়িয়া আমার আজান্ত্রাম্বত কেশজাল উন্মৃত্ত করিয়া দিয়া বারম্বার তাঁহার পদধ্লি মুহিয়া লইলাম, আমার উত্তপত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিবসের নিরুম্ধ অশ্রুরাশি উচ্ছব্সিত উম্বেলিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল, এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আত্স্বির শুনিরা আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম: শুনিলাম নিমীলিত নেত্রে শুষ্ক কপ্ঠে একবার বলিলেন 'জল'।

আমি তংক্ষণাৎ আমার গাত্রবন্দ্র যম্বার জলে ভিজাইয়া ছবিটয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত ওণ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বামচক্ষ্ম নন্ট করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদার্ণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিম্ভ বসনপ্রান্ত ছি'ডিয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক ষম্না হইতে জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিন্তন করার পর অপে অপে চেতনার সপার হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর জল দিব?' কেশরলাল কহিলেন, 'কে তুমি।' আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'অধীনা আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যা।' মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসয় মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচয় সংগ্রেকরা লইয়া যাইবেন, এ সুখ হইতে আমাকে কেহ বণিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বেইমানের কন্যা, বিধমী'! মৃত্যুকালে ধবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নন্ট করিলি!' এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন, আমি মৃত্যিত্বায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি যোড়শী, প্রথম দিন অন্তঃপরে হইতে বাহিরে আসিয়াছি, তখনো বহিরাকাশের লুখে তপত স্থাকর আমার স্কুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই, সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে, আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাণত হইলাম।"

আমি নির্বাপিত-সিগারেটে এতক্ষণ মোহমুণ্ধ চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া ছিলাম। গলপ শুনিতেছিলাম, কি ভাষা শুনিতেছিলাম, কি সংগীত শুনিতেছিলাম জানি না, আমার মুখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "জানোয়ার।"

নবাবজাদী কহিলেন, "কে জানোয়ার! জানোয়ার কি মৃত্যুয়ন্দ্রণার সময় মুখের নিকট সমাহত জলবিন্দ্র পরিত্যাগ করে।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, "তা বটে। সে দেবতা।"

নবাবজাদী কহিলেন, "কিসের দেবতা! দেবতা কি ভক্তের একাগ্রচিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে!"

আমি বলিলাম, "তাও বটে।" বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নবাবপত্রী কহিতে লাগিলেন, "প্রথমটা আমার বড়ো বিষম বাজিল। মনে হইল, সমস্ত বিশ্বজগং হঠাং আমার মাথার উপর চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। মত্ত্তের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠ্র নিবিকার পবিত্র বীর রাহ্মণের পদতলে দ্র হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম, হে রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অল, ধনীর দান, য্বতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছ্ই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতল্ত, তুমি একাকী, তুমি নির্লিশ্চ, তুমি স্ক্রে, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাবদ হিতাকে ভূল পিত্যস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কী মনে করিল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার মুখে বিস্ময় অথবা কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পরে ধীরে ধীরে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হৃত প্রসারণ করিলাম, সে তাহা নীরবে প্রত্যাখ্যান করিলা, এবং বহু কন্টে যমুনার ঘাটে গিয়া

অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়ানোকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নোকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাঁধন খালিয়া দিল, নোকা দেখিতে দেখিতে মধ্যম্রোতে গিয়া ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গেল— আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদ্ত ভিক্তোর লইয়া সেই অদৃশ্য নোকার অভিমৃথে জোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোকপ্লোকিত নিস্তর্গ যম্নার মধ্যে অকাল-বৃত্তু পৃত্প-মঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দরের আম্রবনের উধের্ব আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্রণ কেল্লার চ্ড্যারভাগ, সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল; সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাথচিত নিস্তখ তিন ভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল বীচিভংগবিহীন প্রশান্ত যমুনাবন্দোবাহিত একখানি অদ্শ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্না রজনীর সোম্যস্ক্রন্দর শান্তশীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্ব্রুলাভহতার ন্যায় যম্নার তীরে তীরে কোথাও-বা কাশ্বন, কোথাও-বা মর্বাল্ব্রা, কোথাও-বা বন্ধ্র বিদীর্ণ তট, কোথাও-বা ঘনগ্লমদ্র্গম বন্থপ্যের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।"

এইখানে বক্তা চুপ করিল। আমিও কোনো কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদ্হিতা কহিল, "ইহার পরে ঘটনাবলী বড়ো জটিল। সে কেমন করিয়া বিশেলষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়াছিলাম সে কি আর খ্রিজয়া বাহির করিতে পারি। কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্টা ত্যাগ করিব, কোন্টা রাখিব, সমস্ত কাহিনীকে কী উপায়ে এমন স্পন্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়।

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে ইহা ব্যক্তিয়াছি যে, অসাধ্য অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপ্রের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দ্বর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাম্পনিক; একবার বাহির হইয়া পড়িলে একটা চলিবার পথ থাকেই। সে-পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ; সে-পথে মান্য চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে— তাহা বন্ধ্র বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তাহা স্থেদ্ত্বংথ বাধাবিঘা জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাবদ্হিতার স্কৃষ্ শ্রমণব্তানত স্ব্ধশ্রাব্য হইবে না, হইলেও সে-সব কথা বালবার উৎসাহ আমার নাই। এক কথার, দ্বঃখকণ্ট বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তব্ব জীবন অসহ্য হয় নাই। আতশবাজির মতো যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। যতক্ষণ বেগে চালয়াছিলাম ততক্ষণ প্রভিতেছি বালয়া বোধ ছিল না, আজ হঠাৎ সেই পরম দ্বঃখের সেই চরম স্থের আলোকশিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রাত্তের ধ্লির উপর জড়পদার্থের নায় পড়িয়া গিয়াছি— আজ আমার যায়া শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাণত।"

এই বলিয়া নবাবপরে । আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম; এখানে তো কোনো মতেই শেষ হয় না। কিছ্মুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিত্ত বলিলাম. "বেয়াদিপ মাপ করিবেন, শেষদিককার কথাটা আর অলপ একট্ খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।"

নবাবপুরী হাসিলেন। বৃথিলাম, আমার ভাঙা হিন্দিতে ফল হইয়াছে। ধদি আমি খাস হিন্দিতে বাং চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লঙ্জা ভাঙিত না, কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অলপই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান, সেইটেই একটা আরু।

তিনি প্নরায় আরশ্ভ করিলেন, "কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু কোনোমতেই তাঁহার সাক্ষাং লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে অকস্মাং কখনো প্রেব্, কখনো পশ্চিমে, কখনো ঈশানে, কখনো নৈঋতে, বজ্পাতের মতো ম্হুতের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়া, মুহুতের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দস্বামীকে পিতৃসন্দ্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত, আমি ভক্তিভরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মর্মান্তিক উদ্বেগের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দ্রস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্তরশিমতে ভারতবর্ষের দ্রেদ্রান্তর হইতে যে-সকল বীর-ম্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

তথন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে, তীথে তীথে, মঠে মন্দিরে শ্রমণ করিয়াছি, কোথাও কেশরলালের কোনো সন্ধান পাই নাই। দুই-একজন যাহারা তাহার নাম জানিত, কহিল, 'সে হয় যুন্ধে নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে।' আমার অন্তরাত্মা কহিল, 'কখনো নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই।— সেই রাহ্মণ সেই দুঃসহ জনলদন্দি কখনো নির্বাণ পায় নাই, আমার আত্মাহ্মতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনো কোন্ দুগমি নির্জান যজ্ঞবেদীতে উধর্শিখা হইয়া জনলিতেছে।'

হিন্দুশাস্তে আছে জ্ঞানের ন্বারা তপস্যার ন্বারা শুদ্র ব্রাহমণ হইরাছে, মুসলমান ব্রাহমণ হইতে পারে কি না সে-কথার কোনো উল্লেখ নাই; তাহার একমাত্র কারণ তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তৎপূর্বে আমাকে ব্রাহমণ হইতে হইবে। একে একে তিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কারমনোবাক্যে ব্রাহমণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহমণ পিতামহীর রম্ভ নিন্দ্রল্যতেজে আমার সর্বাধ্যে প্রবাহত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যোবনারন্ভের প্রথম ব্রাহমণ, আমার যোবনশেষের শেষ ব্রাহমণ, আমার ত্রিভূবনের এক ব্রাহমণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপর্প দীণিতলাভ করিলাম।

যুন্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শ্রনিয়াছি, কিল্পু সে-কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। আমি সেই য়ে দেখিয়াছিলাম, নিঃশব্দে জ্যোৎস্নানিশীথে নিস্তব্ধ য়ম্বার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম, রাহমুণ নির্জন স্লোত বাহিয়া নিশিদিন কোন্ অনিদেশি মহারহস্যাভিম্বেখ ধাবিত হইতেছে, তাহার কোনো সংগী নাই, সেবক নাই, কাহাকেও তাহার কোনো আবশ্যক নাই, সেই নিমলি আত্মনিমণন পুর্ব আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম, কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম, কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেই জানে না।

তাহার পর হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে দ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে—
ভূটিয়া লেপচাগণ দ্লেচ্ছ, ইহাদের আহারবাবহারে আচারবিচার নাই, ইহাদের দেবতা
ইহাদের প্জোচনাবিধি সকলই স্বতন্ত্র। বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশ্বস্থ
শ্বিচতা লাভ করিয়াছি, ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে।
আমি বহু চেন্টায় আপনাকে সর্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে
লাগিলাম। আমি জানিতাম, আমার তরী তীরে আসিয়া পেণছিয়াছে, আমার
জীবনের চরমতীর্থ অনতিদ্রে।

তাহার পরে আর কী বালিব। শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে তখন একটি ফ্ংকারেই নিবিয়া যায়, সেকথা আর স্ফার্ম করিয়া কী ব্যাখ্যা করিব।

আর্টারশ বংসর পরে এই দার্জিলিঙে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।"

বস্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎস্কোর সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম "কী দেখিলেন।"

নবাবপরে ী কহিলেন, "দেখিলাম, বৃদ্ধ কেশরলাল ভূটিয়াপল্লীতে ভূটিয়া দ্বী এবং তাহার গর্ভাজাত পোরপোরী লইয়া দ্বানবদ্বে মলিন অগ্ননে ভূটা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

গল্প শেষ হইল। আমি ভাবিলাম, একটা সান্ত্বনার কথা বলা আবশ্যক। কহিলাম, "আটাত্রশ বংসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংস্তবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।"

নবাবকন্যা কহিলেন, "আমি কি তাহা ব্রিঝ না। কিন্তু এতদিন আমি কী মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম, তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম, তাহা থমর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোলোবংসর বয়সে প্রথম পিতৃগ্র হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্নানিশীথে আমার বিকশিত প্রভিপত ভিত্তবেগকন্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দ্বংসহ অপমান প্রাশ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গ্রহ্শেতর দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দ্বংসহ অপমান প্রাশ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গ্রহ্শেতর দক্ষির ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগ্রিণত ভিত্ততের শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় রাহম্বণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "নমস্কার বাব্ জি!"

মৃহত্রপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল, "সেলাম বাব্সাহেব!" এই মুসলমানঅভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণাভিত্তি ধ্লিশায়ী ভগ্ন রহমুণাের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোনাে কথা না বলিতেই সে সেই হিমাদ্রি-শিখরের ধুসুর কুজ্বাটিকারাশির মধ্যে মেঘের মতাে মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষ্ম মৃদ্রিত করিয়া সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিগ্রিত দেখিতে লাগিলাম। মছলন্দের আসনে ষম্নাতীরের গবাক্ষে স্থাসীনা ষোড়শী নবাব বালিকাকে দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভব্তিগদগদ একাগ্র মৃতি দেখিলাম, তাহার পরে এই দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছয় ভশ্নহদয়ভারকাতর নৈরাশ্যমৃতিও দেখিলাম, একটি স্কুমার রমণীদেহে রাহ্মণম্মলমানের রক্ততরখেগর বিপরীত সংঘর্ষজনিত বিচিত্র ব্যাকুল সংগীতধর্নি স্কুদর স্মুসম্পূর্ণ উদ্ব ভাষায় বিগলিত হইয়া আমার মস্তিজ্বের মধ্যে স্পান্দত হইতে লাগিল।

চক্ষ্ম খ্লিয়া দেখিলাম, হঠাং মেঘ কাটিয়া গিয়া দ্নিশ্ব রৌদ্রে নির্মাল আকাশ ঝলমল করিতেছে, ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপ্তেঠ ইংরাজ পার্ব্যগণ বার্সেবনে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে দাই-একটি বাঙালীর গলাবন্ধবিজড়িত মুখ্যশ্ডল হইতে আমার প্রতি সকোতক কটাক্ষ্ম বর্ষিত হইতেছে।

দ্রত উঠিয়া পড়িলাম, এই স্থালোকিত অনাবৃত জগৎদ্শ্যের মধ্যে সেই মেঘাছের কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস, আমি পর্বতের কুরাশার সহিত আমার সিগারেটের ধ্ম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়াছিলাম—সেই ম্নলমানব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর, সেই যম্নাতীরের কেল্লা, কিছুই হয়তো সত্য নহে।

বৈশাথ ১৩০৫

### পুত্ৰযক্ত

বৈদ্যনাথ গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানের সমস্ত কাজ করিতেন। যখন বিবাহ করিলেন তখন তিনি বর্তমান নববধ্র অপেক্ষা ভাবী নবকুমারের মুখ স্পষ্টতরর্পে দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্বভদ্ষির সময় এতটা দ্রদ্ঘি প্রায় দেখা যায় না। তিনি পাকা লোক ছিলেন সেইজন্য প্রেমের চেয়ে পিণ্ডটাকেই অধিক ব্বিষতেন এবং প্রাথে ক্রিয়তে ভার্যা এই মর্মেই তিনি বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সংসারে বিজ্ঞ লোকও ঠকে। যৌবনপ্রাপত হইয়াও যথন বিনোদিনী তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্যটি পালন করিল না তথন প্রশ্লাম নরকের শ্বার খোলা দেখিয়া বৈদ্যানাথ বড়ো চিন্তিত হইলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার বিপ্রল ঐশ্বর্যই বা কে ভোগ করিবে এই ভাবনায় মৃত্যুর প্রে তিনি সেই ঐশ্বর্য ভোগ করিতে একপ্রকার বিম্ব হইলেন। প্রেই বালয়াছি, বর্তমানের অপেক্ষা ভবিষ্যংটাকেই তিনি সত্য বালয়া জানিতেন।

কিন্তু ষ্বতী বিনোদিনীর নিকট হঠাৎ এতটা প্রাজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না।

সে বেচারার দুর্ম্বল্য বর্তমান তাহার নববিকশিত যৌবন বিনা প্রেমে বিফলে আতবাহিত হইয়া যায়, এইটেই তাহার পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয় ছিল। পারলোকিক পিশেডর ক্ষ্বাটা সে ইহলোকিক চিত্তক্ষ্বাদাহে একেবারেই ভূলিয়া বসিয়াছিল, মন্র পবিত্র বিধান এবং বৈদ্যনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাহার ব্ভূক্তিত হদয়ের তিলমাত্র তৃশ্তি হইল না।

যে যাহাই বল্ক, এই বয়সটাতে ভালোবাসা দেওয়া এবং ভালোবাসা পাওয়াই রমণীর সকল সূত্র্থ এবং সকল কর্তব্যের চেয়ে স্বভাবতই বেশি মনে হয়।

কিন্তু বিনোদার ভাগ্যে নবপ্রেমের বর্ষাবারিসিশ্তনের বদলে স্বামীর, পিস্শাশ্বড়ীর এবং অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থর লোকের সম্বচ্চ আকাশ হইতে তর্জন-গর্জানের শিলাব্ ছি ব্যবস্থা হইল। সকলেই তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া অপরাধী করিত। একটা ফ্লের চারাকে আলোক এবং বাতাস হইতে র্ম্ধঘরে রাখিলে তাহার যের্প অবস্থা হয়, বিনোদার বঞ্চিত যৌবনেরও সেইর্প অবস্থা ঘটিয়াছিল।

সদাসর্বদা এইসকল চাপাচুপি ও বকাবিকর মধ্যে থাকিতে না পারিয়া যখন সে কুস্মের বাড়ি তাস খেলিতে যাইত সেই সময়টা তাহার বড়ো ভালো লাগিত। সেখানে প্রুণরকের ভীষণ ছায়া সর্বদা বর্তমান না থাকাতে হাসি-ঠাট্টা-গল্পের কোনো বাধা ছিল না।

কুসন্ম যেদিন তাস খেলিবার সাথী না পাইত সেদিন তাহার তর্ন দেবর নগেন্দকে ধরিয়া আনিত। নগেন্দ্র ও বিনোদার আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এ সংসারে এক হইতে আর হয় এবং খেলা ক্রমে সংকটে পরিণত হইতে পারে, এসব গ্রন্থতর কথা অলপবয়সে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রেরও আপত্তির দঢ়তা কিছুমান্ত দেখা গেল না, এখন আর সে তাস খেলিবার জন্য অধিক পীডাপীডির অপেক্ষা করিতে পারে না।

এইরপে বিনোদার সহিত নগেন্দের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র যথন তাস খেলিতে বসিত তখন তাসের অপেক্ষা সজীবতর পদার্থের প্রতি তাহার নয়নমন পড়িয়া থাকাতে খেলায় প্রায়ই হারিতে লাগিল। পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ব্রন্থিতে কুস্মুম এবং বিনোদার কাহারও বাকি রহিল না। প্রেই বলিয়াছি, কর্মফলের গ্রুত্ব বোঝা অলপ বয়সের কর্ম নহে। কুস্মুম মনে করিত, এ একটা বেশ মজা হইতেছে, এবং মজাটা ক্রমে বোলো আনায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠেইহাতে তাহার একটা আগ্রহ ছিল। ভালোবাসার নবাঙ্কুরে গোপনে জলসিওন তর্ণীদের পক্ষে বড়ো কৌতুকের।

বিনোদারও মন্দ লাগিল না। হৃদয়জয়ের স্তীক্ষা ক্ষমতাটা একজন প্রেষ্থ মান্বের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

এইর্পে তাসের হারজিং ও ছক্কাপঞ্জার প্রনঃ প্রনঃ আবর্তনের মধ্যে কোন্-এক সময়ে দুইটি খেলোয়াড়ের মনে মনে মিল হইয়া গেল, অন্তর্যামী ব্যতীত আর-একজন খেলোয়াড় তাহা দেখিল এবং আমোদ বোধ করিল।

একদিন দ্বপ্রবেলায় বিনোদা কুস্ম ও নগেন্দ্র তাস খেলিতেছিল। কিছ্মৃক্ষণ পরে কুস্ম তাহার র্গণ শিশ্বর কালা শ্রনিয়া উঠিয়া গেল। নগেন্দ্র বিনোদার সহিত গলপ করিতে লাগিল। কিন্তু কী গলপ করিতেছিল তাহা নিজেই ব্রিতে পারিতেছিল না; রক্তদ্রোত তাহার হংপিশ্ড উন্বেলিত করিয়া তাহার সর্বশ্রীরের শিরার মধ্যে তর্গিগত হইতেছিল।

হঠাৎ একসময় তাহার উদ্দাম যৌবন বিনয়ের সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিল, হঠাৎ বিনোদার হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। বিনোদা নগেন্দ্র কর্তৃক এই অবমাননায় ফ্রোধে ক্ষোভে লম্জায় অধীর হইয়া নিজের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এমন সময় তাহাদের দুটিগোচর হইল, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। নগেন্দ্র নতম্বেথ ঘর হইতে বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা গশ্ভীরস্বরে কহিল, "বোঠাকর্ন, তোমাকে পিসিমা ডাকছেন।" বিনোদা ছলছল চক্ষে নগেন্দ্রের প্রতি বিদদ্ধকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

পরিচারিকা যেট্কু দেখিয়াছিল তাহাকে হুস্ব এবং যাহা না দেখিয়াছিল তাহাকেই স্দীর্ঘতির করিয়া বৈদ্যনাথের অন্তঃপ্রের একটা ঝড় তুলিয়া দিল। বিনোদার কী দশা হইল সেকথা বর্ণনার অপেক্ষা কল্পনা সহজ। সে যে কতদ্রে নিরপরাধ কাহাকেও ব্রুঝাইতে চেষ্টা করিল না নত্যুব্ধে সমুস্ত সহিয়া গেল।

বৈদ্যনাথ আপন ভাবী পিণ্ডদাতার আবিভাবসম্ভাবনা অত্যন্ত সংশ্যাচ্ছন্ন জ্ঞান করিয়া বিনোদাকে কহিল. "কলিংকনী, তুই আমার ঘর হইতে দ্র হইয়া যা।"

বিনোদা শয়নকক্ষের দ্বার রোধ করিয়া বিছানায় শর্ইয়া পড়িল, তাহার অশ্রহীন চক্ষ্য মধ্যাহের মর্ভূমির মতো জর্বলিতেছিল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া বাহিরের বাগানে কাকের ডাক থামিয়া গেল, তখন নক্ষরখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপমায়ের কথা মনে পড়িল এবং তখন দুই গণ্ড দিয়া অশ্র বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

সেই রাত্রে বিনোদা স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কেহ তাহার খোঁজও কবিল না।

তখন বিনোদা জানিত না ষে, 'প্রজনার্থ'ং মহাভাগা' দ্বী-জন্মের মহাভাগ্য সে লাভ করিয়াছে, তাহার স্বামীর পারলোকিক সদ্গতি তাহার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই ঘটনার পর দশ বংসর অতীত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথের বৈষয়িক অবস্থার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। এখন তিনি পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বৃহৎ বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার বিষয় যতই বৃদ্ধি হইল বিষয়ের উত্তরাধিকারীর জন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরে পরে দুইবার বিবাহ করিলেন তাহাতে পুত্র না জন্মিয়া কেবলই কলহ জিমতে লাগিল। দৈবজ্ঞপণ্ডিতে সন্ন্যাসী-অবধ্তে ঘর ভরিয়া গেল; শিকড় মাদ্বলি জলপড়া এবং পেটেণ্ট ঔষধের বর্ষণ হইতে লাগিল। কালীঘাটে যত ছার্গাশশ্ব মরিল তাহার অপ্পিস্ত্রপে তৈম্বলগের কংকালজরস্তুম্ভ ধিক্কৃত হইতে পারিত; কিন্তু তব্ব, কেবল গ্রিকতক অপ্থি ও অতি স্বল্প মাংসের একটি ক্ষুদ্রতম শিশ্বও বৈদ্যনাথের বিশাল প্রাসাদের প্রান্তস্থান অধিকার করিয়া দেখা দিল না। তাঁহার অবর্তমানে পরের ছেলে কে তাঁহার অন্ন খাইবে ইহাই ভাবিয়া অন্ন তাঁহার অর্ক্রিচ জন্মিল।

বৈদ্যনাথ আরও একটি স্ত্রী বিবাহ করিলেন; কারণ, সংসারে আশারও অত্ত নাই. কন্যাদায়গ্রন্থের কন্যারও শেষ নাই। দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, ওই কন্যার প্রচম্থানে যের্প শ্ভযোগ দেখা ষাইতেছে তাহাতে বৈদ্যনাথের ঘরে প্রজাব্দিধর আর বিলম্ব নাই; তাহার পরে ছয় বংসর অতীত হইয়া গেল তথাপি প্রস্থানের শ্ভযোগ আলস্য পরিত্যাগ করিলেন না।

বৈদ্যনাথ নৈরাশ্যে অবনত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পরামশে একটা প্রচুর ব্যয়সাধ্য যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তাহাতে বহুকাল ধরিয়া বহু বাহুমুণের সেবা চলিতে লাগিল।

এদিকে তথন দেশব্যাপী দ্বভিক্ষে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অস্থিচর্ম সার হইরা উঠিয়াছিল। বৈদ্যনাথ বখন অমের মধ্যে বিসয়া ভাবিতেছিলেন 'আমার অম কে খাইবে', তথন সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল 'কী খাইব'।

ঠিক সেই সময়ে চারিমাস কাল ধরিয়া বৈদ্যনাথের চতুর্থ সহধর্মিণী একশত রাহ্মণের পাদোদক পান করিতেছিল এবং একশত রাহ্মণ প্রাতে প্রচুর অন্ন এবং সায়াক্তে অপর্যাপত পরিমাণে জলপান খাইয়া খ্রির সরা ভাঁড় এবং দ্বিঘৃত্তিশত কলার পাতে মার্নিসিপালিটির আবর্জনাশকট পরিপ্র্ণ করিয়া তুলিতেছিল। অন্নের গন্ধে দ্বভিক্ষকাতর বৃভুক্ষ্বণণ দলে দলে দ্বারে সমাগত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সর্বদা খেদাইয়া রাখিবার জন্য অতিরিক্ত দ্বারী নিযুক্ত হইল।

একদিন প্রাতে বৈদ্যনাথের মার্বলমণ্ডিত দালানে একটি স্থ্লোদর সন্ত্যাসী দ্বইসের মোহনভোগ এবং দেড়সের দ্বশ্ব-সেবায় নিযুক্ত আছে, বৈদ্যনাথ গায়ে একখান চাদর দিয়া জোড়করে একাল্ত বিনীতভাবে ভূতলে বিসিয়া ভক্তিভরে পবিত্র ভোজনব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় কোনোমতে দ্বারীদের দ্ভি এড়াইয়া জীর্ণদেহ বালক-সহিত একটি অতি শীর্ণকায়া রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিল, "বাব্র, দ্বিট খেতে দাও।"

বৈদ্যনাথ শশব্দত হইয়া চিংকার করিয়া উঠিলেন, "গর্র্দয়াল! গর্র্দয়াল!" গতিক মন্দ ব্রিয়া দ্বীলোকটি অতি কর্ণ স্বরে কহিল, "ওগো, এই ছেলেটিকে দুর্টি খেতে দাও। আমি কিছু চাই নে।"

গ্রন্দয়াল আসিয়া বালক ও তাহার মাতাকে তাড়াইয়া দিল। সেই ক্ষ্বাতুর নিরক্ষ বালকটি বৈদ্যনাথের একমাত্র প্রত। একশত পরিপ্রত রাহারণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে প্রপ্রাশ্তির দ্রাশায় প্রল্বেশ্ব করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

# ডিটেকটিভ

আমি পর্নলিসের ডিটেকটিভ কর্মচারী। আমার জীবনে দর্টিমার লক্ষ্য ছিল—
আমার দ্বী এবং আমার ব্যবসায়। প্রের্ব একাশ্লবতী পরিবারের মধ্যে ছিলাম,
সেখানে আমার দ্বীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সঞ্চে ঝগড়া
করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন,
অতএব সহসা সদ্বীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসা আমার পক্ষে দ্বঃসাহসের
কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কথনো নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের ব্রুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, স্নুন্দরী স্বীকে যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্টলক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

পর্লিসবিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম, অবশেষে ডিটেকটিভ-পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উদ্জ্বল শিখা হইতেও যেমন কদ্জলপাত হয় তেমনি আমার স্থার প্রেম হইতেও ঈর্ষা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত; কারণ প্রিলসের কর্মে স্থানাস্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না, বরণ্ড স্থানের অপেক্ষা অস্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চা অধিক করিয়া করিতে হয়— তাহাতে করিয়া আমার স্থার স্বভাবসিম্প সন্দেহ আরো যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, "তুমি এমন যখনতখন যেখানে-সেখানে যাপন কর, কালেভদ্রে আমার সঙ্গো দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশুকা হয় না?" আমি তাহাকে বলিতাম, "সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আরু আনি না।"

স্ত্রী বলিত, "সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব, আমাকে তুমি লেশমাত্র সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।"

ডিটেকটিভ লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব, এ প্রতিজ্ঞা আমার দঢ়ে ছিল। এ সম্বন্ধে যতকিছ্ব বিবরণ এবং গল্প আছে তাহার কোনোটাই পড়িতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু নির্বোধ, অপরাধগুলা নিজীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুরুহতা দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররস্থপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সংবরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে-জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলন্দেব নিজেই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধব্যুহ হইতে নির্গমনের ক্টকোশল সে কিছুই জানে না। এমন নিজীব দেশে ডিটেকটিভের কাজে সুখও নাই, গৌরবও নাই।

বড়োবাজারের মাড়োয়ারী জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেফতার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি, 'ওরে অপরাধীকুলকলঙ্ক, পরের সর্বনাশ করা গ্রেণী ওস্তাদ-লোকের কর্ম'; তোর মতো আনাড়ি নির্বোধের সাধ্তপদ্বী হওয়া উচিত ছিল।' খ্নীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি, 'গবর্মেশ্টের সম্মত ফাঁসিকাষ্ঠ

কি তোদের মতো গোরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল— তোদের না আছে উদার কল্পনাশন্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খ্নী হইবার স্পর্ধা করিস!

আমি কল্পনাচন্দ্রে যখন লণ্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্ন্বে শীতবাম্পাকুল অদ্রভেদী হর্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর রোমাণ্ডিত হইয়া উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, 'এই হর্ম্যরাজি এবং পথ-উপপথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত কর্মস্রোত উৎসবস্রোত সোন্দর্যস্রোত অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্বন্নই একটা হিংস্রকৃটিল কৃষ্ণকৃণ্ডিত ভয়ংকর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চালয়াছে; তাহারই সামীপ্যে য়ৢর্রোপীয় সামাজিকতার হাস্যকোতুক শিষ্টাচার এমন বিরাটভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর, আমাদের কলিকাতার পথপাশ্বের মৃত্তবাতায়ন গৃহস্রেণীর মধ্যে রায়াবাটনা, গৃহকার্য, পরীক্ষার পাঠ, তাসদাবার বৈঠক, দাম্পত্য কলহ, বড়োজোর দ্রাত্বিচ্ছেদ এবং মকন্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই—কোনো-একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনো এ কথা মনে হয় না যে, হয়তো এই মৃহ্তুতেই এই গৃহের কোনো-একটা কোণে শয়তান মৃথ গাঁজিয়া বিসয়া আপনার কালো কালো ডিমগ্রিলতে তা দিতেছে।

আমি অনেকসময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম; ভাবে ভাগতে যাহাদিগকে কিছুমার সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেকসময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নাম-ধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি অবশেষে প্রম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালোমান্য, এমনকি তাহাদের আত্মীয়-বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোনোপ্রকার গরেরতর মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সবচেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বিলিয়া মনে হইয়াছে. এমনকি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে. এইমাত্র সে কোনো একটা উৎকট দুজ্কার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি— সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পশ্ডিত, তখনই অধ্যাপনকার্য সমাধা করিয়া বাডি ফিরিয়া আসিতেছে। এইসকল লোকেরাই অন্য-কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোরডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পোর, ষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পণ্ডিতি করিয়া বৃন্ধবয়সে পেন্সন লইয়া মরে; বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরপ স্ক্রণভীর অশ্রন্থা জন্মিয়াছিল কোনো অতিক্ষ্রদ্র ঘটিবাটি-চোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই বাসার অনতিদ্বের একটি গ্যাস-পোস্টের নিচে একটা মান্য দেখিলাম, বিনা আবশ্যকে সে উৎস্কভাবে একই স্থানে ঘ্রিতেছে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, সে একটিকোনো গোপন দ্বরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারাখানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম—তর্ণ বয়স, দেখিতে স্ট্রী; আমি মনে মনে কহিলাম, দ্বুষ্কর্ম করিবার এই তো ঠিক উপযুক্ত চেহারা; নিজের ম্বুখ্রীই যাহাদের সর্বপ্রধান বির্দ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্বপ্রযম্বে পরিহার করে; সংকার্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে, কিন্তু দ্বুষ্কর্ম দ্বারা সফলতালাভও তাহাদের পক্ষে দ্বাশা। দেখিলাম, এই

ছোকরাটির চেহারাটাই ইহার সর্বপ্রধান বাহাদর্ত্তর; সে জন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম; বিললাম, 'ভগবান তোমাকে যে দর্ল'ভ স্থাবিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমতো কাজে খাটাইতে পার, তবে তো বলি সাবাস্।'

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই প্রতেঠ চপেটাঘাতপূর্বক বলিলাম, "এই যে, ভালো আছেন তো?" সে তৎক্ষণাৎ প্রবলমান্তায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "মাপ করিবেন, ভুল হইয়াছে, হঠাং আপনাকে অন্য লোক ঠাওরাইয়াছিলাম।" মনে মনে কহিলাম, 'কিছুমান্ত ভুল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে।' কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছু ক্ষুদ্ধ হইলাম। নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরো অধিক দখল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধী শ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোরকেও সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে গ্রুস্তভাবে গ্যাসপোস্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে গেলাম; দেখিলাম, ছোকরাটি গোলাদিখির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রুক্তরিণীতীরে তৃণশয্যার উপর চিত হইয়া শর্ইয়া পড়িল; আমি ভাবিলাম, উপায়-চিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাসপোস্টের তলদেশ অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো—লোকে যদি কিছু সন্দেহ করে তো বড়োজোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্থকার আকাশে প্রেয়সীর মুখচন্দ্র অভিকত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাগ্রির অভাব প্রেণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অন্বসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম, সে কলেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল্ করিয়া গ্রীজ্মাবকাশে ঘ্ররিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন্ দ্বভীগ্রহ ছ্বটি দিতেছে না সেটা বাহির করিতে ক্রতসংকলপ হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যথন সে আমাকে দেখিল কেমন একরকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার ভাবটা ভালো ব্যক্তিলাম না। যেন সে বিক্ষিত, যেন সে আমার অভিপ্রায় ব্যক্তিতে পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। ব্যক্তিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস্ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেন্টা করিলাম তখন সে ধরা দিতে কিছ্মান্র দ্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল, সেও আমাকে স্বৃতীক্ষ্য দ্থিতৈ দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মন্বাচিরিত্রের প্রতি এইর্প সদাসতর্ক সজাগ কোত্হল, ইহা ওস্তাদের লক্ষণ। এত অলপ বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড়ো খ্রিশ হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধ্রত ছেলেটির হৃদয়ন্বার উম্বাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদ্গদকণেঠ মন্মথকে বলিলাম, "ভাই, একটি স্মালোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।"

প্রথমটা সে যেন কিছা চকিতভাবে আমার মাথের দিকে চাহিল, তাহার পর

ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "এরুপ দুর্যোগ বিরল নহে। এইপ্রকার মজা করিবার জনাই কোতৃকপর বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।"

আমি কহিলাম, "তোমার প্রামশ ও সাহায্য চাহি।" সে সম্মত হইল। আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম; সে সাগ্রহে কোত্রলে সমুহত কথা শুনিল, কিন্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালোবাসার, বিশেষত গহিত ভালোবাসার, ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরখ্যতা দ্রত বাড়িয়া উঠে: কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা शिन ना, ছোকরাটি পূর্বাপেক্ষা <mark>यन हु</mark>প মারিয়া গেল, অথচ সকল কথা মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এদিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে স্বার রোধ করিয়া কী করে, এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কির্পে কতদ্রে অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না অথচ অগ্রসর হইতেছিল তাহার সন্দেহ নাই। কী একটা নিগঢ়ে ব্যাপারে সে ব্যাপ্ত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক্ক হইয়াছে, তাহা এই নবয়বকটির মূখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্ক খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটা অত্যন্ত দুৰ্বোধ কবিতার খাতা, কলেজের বক্ততার নোট এবং বাডির লোকের গোটাকতক অকিণ্ডিংকর চিঠি ছাডা আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল বাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাড়ি ফিরিবার জন্য আত্মীয়ন্বজন বারন্বার প্রবল অনুরোধ করিয়াছে; তথাপি, তৎসত্ত্বেও বাডি না যাইবার একটা সংগত কারণ অবশ্য আছে: সেটা যদি ন্যায়সংগত হইত তবে নিশ্চয় কথায় কথায় এতদিনে ফাঁস হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নির্বাতশয় ঔৎস্কাজনক হইয়াছে—যে অসামাজিক মন্যাসম্প্রদায় পাতাল-তলে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মনুষ্যসমাজকে সর্বদাই নিচের দিক **२२०० माना**श्रमान करिया রाখিয়াছে, এই বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহু,পূরাতন বৃহৎজাতির একটি অষ্ণ, এ সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র নহে: এ জগংবক্ষ-বিহারিণী সর্বনাশিনীর একটি প্রলয়সহচর: আর্থ্রনিককালের চশুমাপরা নিরীহ বাঙালী ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে, নুমু-ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরও ভৈরবতর হইত না আমি ইহাকে ভক্তি

অবশেষে সশরীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। পর্লিসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়াকা স্ক্রী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছু দিন গোলদিঘির ধারে মন্মথের পার্শ্বর হইয়া 'আবার গগনে কেন স্বধাংশ্ব-উদয় রে' কবিতাটি বারম্বার আব্তি করিলাম; এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলাসহকারে জানাইল যে, তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমপণ করিয়াছে। কিন্তু আশানারূপ ফল হইল না, মন্মথ স্কুদুরে নিলিপ্ত অবিচলিত কোত্হলের সহিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন মধ্যাহে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিঠির গুটিকতক ছিল্লাংশ কুড়াইয়া পাইলাম। জোড়া দিয়া দিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যট্রকু আদায় করিলাম, "আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার বাসায়"— অনেক খ্রিজয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ প্রেলকিত হইয়া উঠিল; মাটির মধ্য হইতে কোনো বিলাপত-বংশ প্রাচীন প্রাণীর একখন্ড হাড় পাইলে প্রস্থাবিতত্ত্বিদের কম্পনা যেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা আছে, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপারখানা কী। ছেলেটির ষেমন সাহস তেমনি তীক্ষা বৃদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যেদিন কোনো একটা বিশেষ হাঙগামা সেই দিন অবকাশ বৃঝিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যেখানে কোনো বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেই ইচ্ছাপ্র্বক কোনো গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সন্ভব মনে করে না।

হঠাং আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই ন্তন বন্ধ্য এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমাভিনয়, ইহাকেও মন্মথ আপন কার্যাসিন্ধর উপায় করিয়া লইয়াছে; এই জনাই সে আপনাকে ধরাও দেয় না, আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি; সকলেই মনে করিতেছে যে, সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপ্ত রহিয়াছে—সেও সে শ্রম দ্রে করিতে চায় না।

তর্ক গ্রেলা একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আত্মীয়স্বজনের অনুনয়বিনর উপেক্ষা করিয়া শ্না বাসায় একলা পাড়িয়া থাকে, নির্দ্ধাশ
প্রানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এ-বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে
না, অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নির্জনতা ভংগ করিয়াছি; এবং
একটা রমণীর অবতারণা করিয়া নৃত্ন উপদ্রব সূজন করিয়াছি; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও
সে বিরম্ভ হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সংগ হইতে দ্রে থাকে না—অথচ
হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসন্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সতা,
এমনকি তাহার অসতর্ক অবস্থায় বারন্বার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের
উভয়ের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘূণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, সজনতার সাফাইট্নুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার স্ন্বিধাট্নুকু ভোগ করিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্বাপেক্ষা সদ্পায়; এবং কোনো বিষয়ে একান্তমনে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে রমণীর মতো এমন সহজ ছন্তা আর কিছন নাই। ইতিপ্রে মন্মথর আচরণ যের্প নির্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু এতটা দ্রের কথা মৃহ্রের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বড়ো মতলবী লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে প্র্ণ হইয়া উঠিল—মন্মথ কিছন যদি মনে না করিত, তবে আমি বোধহয় তাহাকে দ্বই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মথের সংশ্য দেখা হইবামার তাহাকে বলিলাম, "আজ তোমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেলে খাওয়াইব সন্কন্ধ করিয়াছি।" শর্নারা সে একট্ব চমকিয়া উঠিল, পরে আত্মসন্বরণ করিয়া কহিল, "ভাই, মাপ করো, আমার পাক-বন্দের অবস্থা আজ বড়ো শোচনীয়।" হোটেলের খানায় মন্মথর কখনো কোনো কারণে অনভির্নিচ দেখি নাই, আজ তাহার অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চয়ই নিতান্তই দ্বের্হ অবস্থার উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার প্রভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অন্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সংগেই সে সন্পূর্ণ সন্মতি প্রকাশ করিল, কোনো তর্কের কিছুমার প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হরিমতিকে আজ আনিতে যাইবে না?" আমি সচকিতভাবে কহিলাম, "হাঁ হাঁ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি, ভাই, আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সপ্তরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথের যেপ্রকার ঔৎস্কা দেখিলাম আমার ঔৎস্কা তদপেক্ষা অলপ ছিল না; আমি আমাদের বাসার অনতিদ্রে প্রচ্ছের থাকিয়া প্রেয়সীসমাগমোৎ-কিঠিত প্রণয়ীর ন্যায় মৃহ্মুর্হ্ ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধ্লির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন রাজপথে গ্যাস জনালিবার সময় হইল এমন সময় একটি রম্খালার পাল্কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ওই আচ্ছের পাল্কিটির মধ্যে একটি অশ্র্নিস্ক অবগ্রন্ঠিত পাপ, একটি ম্তির্মতী ট্রাজেডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গ্রেটিকতক উড়ে বেহারার ক্লন্ধে চাপিয়া সম্চ হাঁই-হাঁই শব্দে অত্যত্ত ক্লারাদেস সহজভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপ্রবিশ্বলকসন্থার হইল।

আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সির্ণিড় বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল, গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া শর্নয়া লইব, কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ, সির্ণিড়র সম্মুখবতী ঘরেই সির্ণিড়র দিকে মুখ করিয়া মন্মথ বসিয়াছিল, এবং গ্রের অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে একটি অবগ্রন্থিতা নারী বসিয়া মৃদ্বেরর কথা কহিতেছিল। যথন দেখিলাম মন্মথ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন দুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "ভাই, আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই লইতে আসিলাম।" মন্মথ এমনি অভিভূত হইয়া পড়িল যে, বোধ হইল যেন তর্খনি সে মাটিতে পড়িয়া ঘাইবে। আমি কৌতুক এবং আনদেদ নিরতিশয় বাগ্র হইয়া উঠিলাম; বলিলাম, "ভাই, তোমার অস্থ করিয়াছে না কি।" সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কাষ্ঠপ্রেলিকাবং আড়ণ্ট অবগ্রিণ্ঠত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মন্মথর কে হন।" কোনো উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম তিনি মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন! তাহার পর কী হইল সকলে জানেন।

এই আমার ডিটেকটিভ-পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেকটিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত ভোমার স্থার সম্বন্ধ সমাজবির্ম্থ না হইতেও পারে।"

মহিম কহিল, "না হইবারই সম্ভব। আমার স্ত্রীর বাক্স হইতে মক্ষথর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।" বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল—

স্করিতাস্ক,

হতভাগ্য মন্মথের কথা তুমি বোধকরি এতদিনে ভূলিয়া গিয়াছ। বাল্যকালে

খ্যন কাজিবাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তথন সর্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কিনা বিলতে পারি না, একসময় খৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া এবং লঙ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ-চেণ্টাও করিয়াছিলায়, কিন্তু আমাদের বয়্নস প্রায় এক বিলয়া উভয় পক্ষেরই কর্তারা কোনোজমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চারপাঁচ বংসর তোমার আর কোনো সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার স্ক্রিলসের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দ্বাশা আমার নাই এবং অন্তর্বামী জানেন, তোমার গাহ প্রাস্থ্যস্থের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশলাভ করিবার দ্বাভিসন্থিও আমি রাখি না। সন্থ্যার সময় তোমাদের বাসার সন্মুখবতী একটি গ্যাসপোশ্টের তলে আমি স্থোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় একটি প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প লইয়া প্রত্যুহ নিয়মিত তোমাদের দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সন্মুখে প্রাপন কর; সেই সময় মৃহ্ত্কালের জন্য তোমার দ্বিপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দ্বিউপথে উল্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সন্বশ্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইরাছে। তাঁহার চরিত্র যের্প দেখিলাম তাহাতে ব্বিকতে বাকি নাই যে, তোমার জীবন স্বথের নহে। তোমার প্রতি আমার কোনোপ্রকার সামাজিক অধিকার নাই, কিন্তু যে-বিধাতা তোমার দ্বংথকে আমার দ্বংথ পরিণত করিয়াছেন তিনিই সে দ্বংখমোচনের চেন্টাভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার দপর্ধা মাপ করিয়া শ্রুকবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পালিক করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার দ্বামী সন্বন্ধে কতকগৃলি গোপন কথা বলিতে চাহি, যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসন্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি, এবং সেই সংগে কতকগৃলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি; আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতে চলিলে ভূমি একদিন স্ব্ধী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে। ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব এবং তোমার চরণতলস্পশে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য স্থম্পবংনমণ্ডিত করিয়া তুলিব, এ আকাৎক্ষাও আমার অশ্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ স্থ হইতেও আমাকে বিশুভ করিতে চাও, তবে সেকথা আমাকে লিখিয়ো, আমি তদ্বুরে প্রযোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই প্রশানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়ো, তাহার পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তাহাকেই বলিব।

নিতাশ,ভাকাৎক্ষী শ্রীমন্মধনাথ মজ,মদার

### অধ্যাপক

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

কালেজে আমার সহপাঠীসম্প্রদায়ের মধ্যে আমার একট্ব বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই আমাকে সকল বিষয়েই সমঝদার বলিয়া মনে করিত।

ইহার প্রধান কারণ, ভূল হউক আর ঠিক হউক, সকল বিষয়েই আমার একটা মতামত ছিল। অধিকাংশ লোকেই হাঁ এবং না জোর করিয়া বলিতে পারে না, আমি সেটা খবে বলিতাম।

কেবল যে আমি মতামত লইয়া ছিলাম তাহা নহে, নিজেও রচনা করিতাম; বক্তৃতা দিতাম, কবিতা লিখিতাম, সমালোচনা করিতাম, এবং সর্বপ্রকারেই আমার সহপাঠীদের ঈর্ষা ও শ্রন্ধার পাত্র হইয়াছিলাম।

কালেজে এইর্পে শেষপর্যক্ত আপন মহিমা মহীয়ান রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিতাম। কিক্টু ইতিমধ্যে আমার খ্যাতিস্থানের শনি এক ন্তন অধ্যাপকের মূতি ধারণ করিয়া কালেজে উদিত হইল।

আমাদের তখনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আজকালকার একজন স্ববিখ্যাত লোক, অতএব আমার এই জীবনবৃত্তান্তে তাঁহার নাম গোপন করিলেও তাঁহার উষ্জ্বল নামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বর্তমান ইতিহাসে তাঁহাকে বামাচরণবাব্ব বিলিয়া ডাকা যাইবে।

ই'হার বয়স যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে; অলপদিন হইল এম এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া টনি সাহেবের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু লোকটি ব্রাহার বিলয়া কেমন তাঁহাকে অত্যন্ত সন্দ্র এবং স্বতন্ত্র মনে হইত, আমাদের সমকালীন সমবয়স্ক বিলয়া বোধ হইত না। আমরা নব্যহিন্দ্রের দল পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে ব্রহাদৈত্য বিলয়া ডাকিতাম।

আমাদের একটি তর্কসভা ছিল। আমি সে-সভার বিক্রমাদিত্য এবং আমিই সে-সভার নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছত্তিশজন সভ্য ছিলাম, তন্মধ্যে প'য়ত্তিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হইত না এবং অবশিষ্ট একজনের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যের প ধারণা উক্ত প'য়ত্তিশ জনেরও সেইর প ধারণা ছিল।

এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে আমি কার্লাইলের সমালোচনা করিয়া এক ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার অসাধারণত্বে শ্রোতামাত্রেই চমৎকৃত হইবে—চমৎকৃত হইবার কথা ছিল, কারণ, আমার প্রবন্ধে কার্লাইলকে আদ্যোপানত নিন্দা করিয়াছিলাম।

সে-অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন বামাচরণবাব্। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে আমার সহাধ্যায়ী ভক্তগণ আমার মতের অসমসাহসিকতা ও ইংরাজিভাষার বিশন্ত্র তেজস্বিতায় বিমন্থ ও নির্ত্তর হইয়া বিসিয়া রহিল। কাহারো কিছু বন্ধবা নাই শ্নিয়া বামাচরণবাব্ উঠিয়া শাল্তগশ্ভীর স্বরে সংক্ষেপে ব্রাইয়া দিলেন ষে, আমেরিকার স্কুলেখক স্ক্রিখ্যাত লাউয়েল সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধটির যে-অংশ চুরি সে-অংশ অতি চমংকার এবং যে-অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেট্রুক্ পরিত্যাগ করিলেই ভালো হইত।

যদি তিনি বলিতেন, লাউয়েলের সহিত নবীন প্রবন্ধলেখকের মতের এমন কি ভাষারও আশ্চর্য অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।

এই ঘটনার পর, সহপাঠীমহলে আমার প্রতি যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল তাহাতে একটি বিদারণরেথা পড়িল। কেবল আমার চিরান্রন্ত ভক্তাগ্রগণ্য অম্লাচরণের হৃদয়ের লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সে আমাকে বারন্বার বলিতে লাগিল, "তোমার বিদ্যাপতি নাটকখানা ব্রহ্মদৈত্যকে শ্নাইয়া দাও, দেখি সে সম্বশ্ধে নিন্দ্রেক কীবলিতে পারে।"

রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালোবাসিতেন এবং তাঁহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্মা অবলম্বন করিয়া আমি একখানি পরম শোকাবহ উচ্চশ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম; আমার শ্রোত্বর্গের মধ্যে ঘাঁহারা প্রোতত্ত্বে মর্যাদা লখ্যন করিতে চাহেন না তাঁহারা বলিতেন, ইতিহাসে এর্প ঘটনা ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দ্বভাগ্য! ঘটিলে ইতিহাস টের বেশি সরস ও সত্য হইত।

নাটকখানি যে উচ্চপ্রেণীর সেকথা আমি প্রেই বলিয়াছি। অম্ল্যু বলিত সবেলচপ্রেণীর। আমি আপনাকে যতটা মনে করিতাম, সে আবার আমাকে তাহারও চেয়ে বেশি মনে করিত। অতএব, আমার যে কী-এক বিরাট রূপ তাহার চিত্তে প্রতিফলিত ছিল, আমিও তাহার ইয়ন্তা করিতে পারিতাম না।

নাটকখানি বামাচরণবাব্বকে শ্নাইয়া দিবার পরামর্শ আমার কাছে মন্দ লাগিল না; কারণ, সে নাটকে নিন্দাযোগ্য ছিদ্র লেশমাত্র ছিল না এইর্প আমার স্কৃত্ বিশ্বাস। অতএব, আর-একদিন তর্কসভার বিশেষ অধিবেশন আহ্ত হইল, ছাত্র-বৃন্দের সমক্ষে আমি আমার নাটকখানি পাঠ করিলাম এবং বামাচরণবাব্ তাহার সমালোচনা করিলেন।

সে-সমালোচনাটি বিস্তারিত আকারে লিপিবন্ধ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সংক্ষেপত, সমালোচনাটি আমার অনুক্ল হয় নাই; বামাচরণবাবনুর মতে নাটকগত পাত্রগণের চরিত্র ও মনোভাব-সকল নিদিশ্চি বিশেষত্ব প্রাশ্ত হয় নাই। বড়ো বড়ো সাধারণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু তাহা বান্পবং অনিন্চিত, লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার ও জীবন প্রাশ্ত হইয়া তাহা স্কিত হইয়া উঠে নাই।

বৃশ্চিকের প্রচ্ছদেশেই হ্ল থাকে, বামাচরণবাব্র সমালোচনার উপসংহারেই তীব্রতম বিষ সঞ্চিত ছিল। আসন গ্রহণ করিবার প্রে তিনি বলিলেন, আমার এই নাটকের অনেকগ্রলি দৃশ্য এবং ম্লভাবটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অন্করণ, এমন কি অনেকস্থলে অন্বাদ।

এ কথার সদ্ত্তর ছিল। আমি বলিতে পারিতাম, হউক অন্করণ, কিল্কু সেটা নিন্দার বিষয় নহে! সাহিত্যরাজ্যে চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা, এমনকি, ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন. এমনকি, সেক্সপিয়রও বাদ যান না। সাহিত্যে যাহার অরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক সেই চুরি করিতে সাহস করে, কারণ, সে পরের জিনিসকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে।

ভালো ভালো এইর প আরও অনেক কথা ছিল, কিন্তু সেদিন বলা হয় নাই। বিনয় তাহার কারণ নহে। আসল কথা, সেদিন একটি কথাও মনে পড়ে নাই। প্রায় পাঁচসাতদিন পরে একে একে উত্তরগৃনীল দৈবাগত ব্রহ্মান্সের ন্যায় আমার মনে উদয় হইতে লাগিল; কিন্তু শত্রুপক্ষ সম্মুখে উপস্থিত না থাকাতে সে অস্ত্রগর্কি আমাকেই বিশ্বিষা মারিল। ভাবিতাম, একথাগ্রেলা অন্তত আমার ক্লাসের ছাত্রদিগকে শ্রুনাইয়া দিব। কিন্তু উত্তরগ্রিল আমার সহাধ্যায়ী গর্দভিদিগের ব্রন্থিক
পক্ষে কিছু অতিমান স্ক্রু ছিল। তাহারা জানিত, চুরিমাত্রেই চুরি; আমার চুরি
এবং অনোর চুরিতে যে কতটা প্রভেদ আছে তাহা ব্র্বিবার সামর্থ্য যদি তাহাদের
থাকিত তবে আমার সহিত্ত তাহাদের বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

বি-এ পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মনে আনন্দ রহিল না। বামাচরণের সেই গুটিকতক কথার আঘাতে আমার সমসত খ্যাতি ও আশার অদ্রভেদী মন্দির ভগ্নসত্প হইয়া পড়িল। কেবল আমার প্রতি অবোধ অম্ল্যের শ্রুন্ধা কিছ্বতেই হ্রাস হইল না; প্রভাতে যথন যশঃস্থা আমার সন্মাথে উদিত ছিল তথনও সেই শ্রুন্ধা অতি দীর্ঘ ছায়ার ন্যায় আমার পদতললগন হইয়া ছিল, আবার সায়াহে যথন আমার যশঃস্থা পশ্চাতে অন্তোন্ম্থ হইল তথনো সেই শ্রুন্ধা দীর্ঘায়তন বিস্তার করিয়া আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এ শ্রুন্ধায় কোনো পরিত্রিত নাই, ইহা শ্না ছায়ামাত্র, ইহা ম্টে ভক্ত-হদয়ের মোহান্ধকার, ইহা ব্রুন্ধির উজ্জ্বল রশ্মিপাত নহে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাবা বিবাহ দিবার জন্য আমাকে দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কিছুদিন সময় লইলাম।

বামাচরণবাবরে সমালোচনায় আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মবিরোধ, নিজের প্রতি নিজের একটা বিদ্রোহভাব জন্মিয়াছিল। আমার সমালোচক অংশ আমার লেখক অংশকে গোপনে আঘাত দিতেছিল। আমার লেখক অংশ বলিতেছিল, আমি ইহার প্রতিশোধ লইব; আবার একবার লিখিব এবং তখন দেখিব, আমি বড়ো না আমার সমালোচক বড়ো।

মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্য আত্মবিসর্জন এবং শত্র্কে মার্জনা— এই ভার্বাট অবলম্বন করিয়া গল্যে হউক পদ্যে হউক, খ্ব 'সাব্লাইম'- গোছের একটা-কিছ্ল লিখিব; বাঙালী সমালোচকদিগকে স্বৃত্ৎ সমালোচনার খোরাক জোগাইব।

স্থির করিলাম, একটি স্কুনর নির্জন স্থানে বসিয়া আমার জীবনের এই সর্বপ্রধান কীতিটির স্থিতকার্য সমাধা করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্তত একমাসকাল বন্ধবোন্ধব পরিচিত অপরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না।

অম্ল্যুকে ডাকিয়া আমার প্ল্যান বলিলাম। সে একেবারে স্তাশ্ভিত হইয়া গেল, সে যেন তথান আমার ললাটে স্বদেশের অনতিদ্রেবতী ভাবী মহিমার প্রথম অর্ণজ্যোতি দেখিতে পাইল। গশ্ভীর ম্থে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্র আমার ম্থের প্রতি স্থাপন করিয়া মৃদ্দুস্বরে কহিল, "যাও, ভাই, অমর কীর্তি অক্ষর গোরব অর্জন করিয়া আইস।"

আমার শরীর রোমাণ্ডিত হইয়া উঠিল; মনে হইল, যেন আসন্নগোরব-গবিত ভক্তিবিহনল বংগদেশের প্রতিনিধি হইয়া অম্ল্য এই কথাগন্লি আমাকে বলিল।

্র অম্লাও বড়ো কম ত্যাগস্বীকার করিল না; সে স্বদেশের হিতের জন্য স্ফুলীর্ঘ

একমাসকাল আমার সংগপ্রত্যাশা সম্পূর্ণের্পে বিসর্জন করিল। স্বগভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফোলরা আমার বন্ধ্র ট্রামে চড়িয়া তাহার কর্ন ওয়ালিস স্ট্রীটের বাসায় চলিয়া গেল, আমি গুণ্গার ধারে ফ্রাসডাগুর বাগানে অমর কীতি অক্ষয় গোরব উপার্জন করিতে গেলাম।

গংগার ধারে নির্জন ঘরে চিত হইয়া শুইয়া বিশ্বজনীন প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাহে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইত, একেবারে অপরাহে পাঁচটার সময় জাগিয়া উঠিতাম। তাহার পর শরীর-মনটা কিছু অবসাদগ্রন্থত হইয়া থাকিত; কোনোমতে চিত্রবিনোদন ও সময়য়াপনের জন্য বাগানের পশ্চান্দিকে রাজপথের ধারে একটা ছোটো কাণ্ঠাসনে বাসয়া চুপচাপ করিয়া গোরর গাড়ি ও লোক-চলাচল দেখিতাম। নিতানত অসহ্য হইলে স্টেশনে গিয়া বাসতাম, টেলিয়াফের কাঁটা কট্কট্ শব্দ করিত্র, টিকিটের ঘণ্টা বাজিত, লোকসমাগম হইত, রন্তচক্ষ্ণ সহস্রপদ লোহসরীস্প ফর্মাতে ফর্মাতে আসিত, উৎকট চীৎকার করিয়া চলিয়া যাইত, লোকজনের হর্ডামর্ডি পড়িত, কিয়ৎক্ষণের জন্য কোত্তকবোধ করিতাম। বাড়ি ফিরিয়া, আহার করিয়া, সংগী অভাবে সকাল সকাল শ্রইয়া পড়িতাম, এবং প্রাতঃকালে সকাল সকাল উঠিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকাতে বেলা আট-নয়টা পর্যন্ত বিছানায় যাপন করিতাম।

শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমেরও কোনো অন্ধিসন্ধি খ্রিজয়া পাইলাম না। কোনোকালে একা থাকা অভ্যাস না থাকাতে সংগীহীন গংগাতীর শ্না শমশানের মতো বোধ হইতে লাগিল; অম্লাটাও এমনি গর্দভি যে, একদিনের জন্যও সে আপন প্রতিজ্ঞা ভংগ করিল না।

ইতিপ্রে কলিকাতায় বিসয়া ভাবিতাম, বিপ্লেচ্ছায়া বটব্ন্ফের তলে পা ছড়াইয়া বাসব, পদপ্রান্তে কলনাদিনী স্লোতচ্বিনী আপন-মনে বহিয়া চলিবে— মাঝখানে দ্বন্দাবিন্ট কবি, এবং চারিদিকে তাহার ভাবরাজ্য ও বহিঃপ্রকৃতি— কাননে পর্ন্প, শাখায় বিহৎগ, আকাশে তারা, মনের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম এবং লেখনীম্থে অশ্রান্ত অজস্র ভাবস্রোত বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত। কিন্তু কোথায় প্রকৃতি এবং কোথায় প্রকৃতির কবি, কোথায় বিশ্ব আর কোথায় বিশ্বপ্রেমিক! একদিনের জন্যও বাগানে বাহির হই নাই। কাননের ফর্ল কাননে ফর্টিত, আকাশের তারা আকাশে উঠিত, বটব্ন্ফের ছায়া বটব্ন্ফের তলে পড়িত, আমিও ঘরের ছেলে ঘরেই পড়িয়া থাকিতাম।

আত্মমাহাত্ম্য কিছুতেই প্রমাণ করিতে না পারিয়া বামাচরণের প্রতি আক্রোশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙলার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগ্র্যাম্থ বাধিয়াছিল। বামাচরণ বাল্যবিবাহের বির্ম্থ পক্ষে ছিলেন এবং প্রস্প্র শোনা গিয়াছিল যে, তিনি একটি য্বতী কুমারীর প্রণয়পাশে আবন্ধ এবং অচিরে পরিণয়পাশে বন্ধ হইবার প্রত্যাশায় আছেন।

বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত কোতৃকাবহ ঠেকিয়াছিল, এবং বিশ্বপ্রেমের মহাকাব্যও ধরা দিল না, তাই বিসয়া বাসার বামাচরণকে নায়কের আদশ করিয়া কদন্বকলি মজ্মদার নামক একটি কালপানক য্বতীকে নায়িকা খাড়া করিয়া স্তীর এক প্রহসন লিখিলাম। লেখনী এই অমর কীতিটি প্রসব করিবার পর আমি কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় যাত্রায় ব্যাঘাত পাড়ল।

### ভূতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন অপরাহে স্টেশনে না গিয়া অলসভাবে বাগানবাড়ির ঘরগ্রিল পরিদর্শন করিতেছিলাম। আবশ্যক না হওয়াতে ইতিপ্রে অধিকাংশ ঘরে পদার্পণ করি নাই, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমার কোত্হল বা অভিনিবেশ লেশমার ছিল না। সেদিন নিতান্তই সময়বাপনের উদ্দেশে বায়্ভরে উন্ভীন চ্যুতপত্রের মতো ইত্স্তত ফিরিতেছিলাম।

উত্তর্গদকের ঘরের দরজা খুলিবামাত্র একটি ক্ষান্ত বারান্দার গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারান্দার সম্মুখেই বাগানের উত্তরসীমার প্রাচীরের গাতসংলগন দুইটি বৃহৎ জামের গাছ মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুইটি গাছের মধ্যবতী অবকাশ দিয়া আর-একটি বাগানের সুদীর্ঘ বকুলবীথির কিয়দংশ দেখা যায়।

কিন্তু সে-সমস্তই আমি পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তখন আমার আর কিছ্রই দেখিবার অবসর হয় নাই, কেবল দেখিয়াছিলাম, একটি বোড়শী যুবতী হাতে একখানি বই লইয়া মস্তক আনমিত করিয়া পদচারণা করিতে করিতে অধ্যয়ন করিতেছে।

ঠিক সে সময়ে কোনোর্প তত্বালোচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু কিছ্বিদন পরে ভাবিয়াছিলাম যে, দ্যানত বড়ো বড়ো বাণ শরাসন বাগাইয়া রথে চড়িয়া বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, মৃগ তো মরিল না, মাঝে হইতে দৈবাং দশমিনিট কাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, যাহা শ্বিনলেন, তাহাই তাঁহার জীবনের সকল দেখাশ্বনার সেরা হইয়া দাঁড়াইল। আমিও পেন্সিল কলম এবং খাতাপত্র উদ্যত করিয়া কাব্যম্গয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্বপ্রেম বেচারা তো পলাইয়া রক্ষা পাইল, আর আমি দ্বইটি জামগাছের আড়াল হইতে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়া লইলাম; মানুষের একটা জীবনে এমন দুইবার দেখা যায় না।

প্থিবীতে অনেক জিনিসই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই—কিন্তু আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ দ্রান্ত এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহা এই উত্তর্রাদকের বারান্দায় আসিবার প্রে সম্পেহমাত্র করি নাই। বয়স একুশ প্রায় উত্তর্গি হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণ কলপনাযোগবলে নারীসৌন্দর্যের একটা ধ্যানমর্তি যে স্জন করিয়া লয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। সেই মর্তিকে নানা বেশভূষায় সভ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কখনো স্বন্ধ্র স্বশ্নেও তাহার পায়ে জন্তা, সায়ে জামা, হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্যনশেষের অপরাহে প্রবীণ তর্গ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লব্বিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোক-রেখাজ্বিত প্রপ্রনপথে, জন্তা পায়ে দিয়া, জামা গায়ে দিয়া, বই হাতে করিয়া, দ্রুটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাং দেখা দিলেন—আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না।

দ্বইমিনিটের বেশি আর দেখা গেল না। নানা ছিদ্র দিয়া দেখিবার নানা চেষ্টা করিরাছিলাম কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। সেইদিন প্রথম সন্ধ্যার প্রাক্তালে বটবৃক্ষতলে প্রসারিত চরণে বসিলাম— আমার চোথের সন্মুখে পরপারের ঘনীভূত তর্গ্রেশীর উপর সন্ধ্যাতারা প্রশান্ত ক্ষিতহাস্যে উদিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাশ্রী আপন নাথহীন বিপ্লে নির্জন বাসরগ্রের দ্বার খুলিয়া দিয়া নিঃশক্ষে

দাঁডাইয়া রহিল।

ষে-বইখানি তাহার হাতে দেখিয়াছিলাম সেটা আমার পক্ষে একটা ন্তন রহস্যনিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, সেটা কী বই। উপন্যাস অথবা কাব্য? তাহার মধ্যে কী ভাবের কথা আছে। যে-পাতাটি খোলা ছিল এবং যাহার উপরে সেই অপরাহুবেলার ছায়া ও রবিরশিম, সেই বকুলবনের পল্লবমর্মার এবং সেই যুগলচক্ষ্র ওংস্কুস্ণ্র স্থিরদূষ্টি নিপতিত হইয়াছল, ঠিক সেই পাতাটিতে গলেপর কোন্ অংশ, কাবোর কোন্ রসট্কু প্রকাশ পাইতেছিল। সেইসংশা ভাবিতে লাগিলাম, ঘনম্ভ কেশজালের অন্ধকারচ্ছায়াতলে স্কুমার ললাটমন্ডপটির অভ্যন্তরে বিচিত্র ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল, কুমারীহদয়ের নিভ্ত নির্জনতার উপরে নব নব কাব্যমায়া কী অপ্রে সৌন্দর্যলোক স্কুলন করিতেছিল— অধেক রাত্রি ধরিয়া এমন কত কী ভাবিয়াছিলাম তাহা পরিক্ষ্টেরপে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

কিন্তু, সে যে কুমারী এ কথা আমাকে কে বলিল। আমার বহুপূর্বতী প্রেমিক দ্বানতকে পরিচয়লাভের পূর্বেই যিনি শকুন্তলা সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনিই। তিনি মনের বাসনা; তিনি মানুষকে সত্য মিথ্যা ঢের কথা অজস্ত্র বলিয়া থাকেন; কোনোটা খাটে, কোনোটা খাটে না, দ্বান্তের এবং আমারটা খাটিয়া গিয়াছিল।

আমার এই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী, বিবাহিতা কি কুমারী, ব্রাহাণ কি শ্রে, সে-সংবাদ লওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না, কিন্তু তাহা করিলাম না, কেবল নীরব চকোরের মতো বহুসহস্র যোজন দ্রে হইতে আমার চন্দ্রমন্ডলটিকে বেণ্টন করিয়া করিয়া উধ্বক্তেঠ নিরীক্ষণ করিবার চেণ্টা করিলাম।

পরিদন মধ্যাহে একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম, মাল্লাদিগকে দাঁড় টানিতে নিষেধ করিয়া দিলাম।

আমার শকুনতলার তপোবনকুটিরটি গংগার ধারেই ছিল। কুটিরটি ঠিক কণেত্রর কুটিরের মতো ছিল না; গংগা হইতে ঘাটের সিণ্ড় বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিয়াছে, বারান্দাটি ঢালা কাঠের ছাদ দিয়া ছায়াময়।

আমার নৌকাটি যথন নিঃশব্দে ঘাটের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল, দেখিলাম আমার নবযুগের শকুশ্তলা বারান্দার ভূমিতলে বসিয়া আছেন; পিঠের দিকে একটা চৌকি, চৌকির উপরে গোটাকতক বই রহিয়াছে, সেই বইগ্রালর উপরে তাঁহার খোলা চুল শত্পাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তিনি সেই চৌকিতে ঠেস্ দিয়া উধর্মাখ করিয়া উত্তোলিত বাম বাহার উপর মাথা রাখিয়াছেন, নৌকা হইতে তাঁহার মুখ অদৃশ্য, কেবল স্কুকোমল কপ্ঠের একটি স্কুমার বক্তরেখা দেখা যাইতেছে, খোলা দুইখানি পদপল্লবের একটি ঘাটের উপরের সিণ্ডতে এবং একটি তাহার নিচের সিণ্ডতে প্রসারিত, শাড়ির কালো পাড়টি বাঁকা হইয়া পড়িয়া সেই দুটি পা বেন্টন করিয়া আছে। একখানা বই মনোযোগহীন শিথিল দক্ষিণ হস্ত হইতে প্রস্কুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইল, যেন মুতিমতী মধ্যাহলক্ষ্মী! সহসা দিবসের কর্মের মাঝখানে একটি নিস্পন্দ্রন্তা অবসরপ্রতিমা। পদতলে গণ্গা, সম্মুখে সুদ্রে পরপার এবং উধ্বের্ব তীব্রতাপিত নীলান্বর তাহাদের সেই অন্তরাত্মার্গিপণীর দিকে, সেই দুটি খোলা পা, সেই অলস্বিনাস্ত বাম বাহ্ম সেই উৎক্ষিণ্ত বিভক্ষ কণ্ঠরেখার দিকে নিরতিশয় নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত

নীরবে চাহিয়া আছে।

ষতক্ষণ দেখা যায় দেখিলাম, দুই সজলপল্লব নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণ-পদ্ম বারন্বার নিছিয়া মুছিয়া লইলাম।

অবশেষে নোকা যখন দুরে গেল, মারখানে একটা তীরতর্র আড়াল আসিয়
পড়িল, তখন হঠাৎ যেন কী একটা ব্রিট স্মরণ হইল, চমকিয়া মাঝিকে কহিলাম,
"মাঝি, আজ আর আমার হ্রগাল যাওয়া হইল না, এইখান হইতেই বাড়ি ফেরো।"
কিন্তু ফিরিবার সময় উজানে দাঁড় টানিতে হইল, সেই শব্দে আমি সংকৃচিত হইয়া
উঠিলাম। সেই দাঁড়ের শব্দে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা
সচেতন স্বন্দর স্কুমার, যাহা অনন্ত-আকাশ-ব্যাপী অথচ একটি হরিণশাবকের
মতো ভীর্। নোকা যখন ঘাটের নিকটবতী হইল তখন দাঁড়ের শব্দে আমার
প্রতিবেশিনী প্রথমে ধারে ম্যু তুলিয়া মৃদ্ব কোত্হেলের সহিত আমার নোকার
দিকে চাহিল, ম্বুর্ত পরেই আমার ব্যগ্রব্যাকুল দুটি দেখিয়া সে চকিত হইয়া
গৃহমধ্যে চলিয়া গেল; আমার মনে হইল, আমি যেন তাহাকে আঘাত করিলাম,
যেন কোথায় তাহার বাজিল!

তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় তাহার ব্রোড় হইতে একটি অর্ধদণ্ট স্বল্পপক পেরারা গড়াইতে গড়াইতে নিদ্দ সোপানে আসিয়া পড়িল, সেই দশনচিহ্নিত অধরচুদ্বিত ফলটির জন্য আমার সমসত অন্তঃকরণ উৎস্ক হইয়া উঠিল, কিন্তু মাঝিমাল্লাদের লজ্জায় তাহা দ্র হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গেলাম। দেখিলাম, উত্তরোত্তর লোল্পায়মান জোয়ারের জল ছলছল ল্ব্ শব্দে তাহার লোল রসনার দ্বারা সেই ফলটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য বারম্বার উন্ম্ব্থ হইয়া উঠিতেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার নির্লাজ্জ অধ্যবসায় চরিতার্থ হইকেইহাই কম্পনা করিয়া ক্লিউচিত্তে আমি আমার বাড়ির ঘাটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

বটবৃক্ষছায়ায় পা ছড়াইয়া দিয়া সমসত দিন স্বপন দেখিতে লাগিলাম, দুইখানি স্কোমল পদপল্লবের তলে বিশ্বপ্রকৃতি মাথা নত করিয়া পড়িয়া আছে— আকাশ আলোকিড, ধরণী প্লোকিত, বাতাস উতলা, তাহারই মধ্যে দুইখানি অনাবৃত চরণ স্থির নিস্পন্দ স্কুদর; তাহারা জানেও না যে, তাহাদেরই রেণ্কুণার মাদকতায় তপ্তযোবন নববসনত দিশ্বিদিকে রোমাণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে।

ইতিপ্রে প্রকৃতি আমার কাছে বিক্ষিণ্ড বিচ্ছিন্ন ছিল, নদী বন আকাশ সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল। আজ সেই বিশাল বিপ্রল বিকীণ্ডার মাঝখানে একটি স্বন্দরী প্রতিম্বিত দেখা দিবামাত্র তাহা অবয়ব ধারণ করিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও স্বন্দর, সে আমাকে অহরহ ম্কভাবে অন্বয় করিতেছে, "আমি মৌন, তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অন্তঃকরণে যে-একটি অবাক্ত স্তব উত্থিত হইতেছে তুমি তাহাকে ছন্দে লয়ে তানে তোমার স্বন্দর মানবভাষায় ধ্বনিত করিয়া তোলো।"

প্রকৃতির সেই নীরব অন্নরে আমার হৃদয়ের সমসত তল্গী বাজিতে থাকে। বারন্বার কেবল এই গান শানি, "হে স্বন্দরী, হে মনোহারিণী, হে বিশ্বজয়িনী, হে মনপ্রাণপতত্গের একটিমান্ত দীপশিখা, হে অপরিসীম জীবন, হে অনন্তমধ্র মৃত্য়!" এ-গান শেষ করিতে পারি না, সংলাক করিতে পারি না; ইহাকে আকারে পরিস্ফুট করিতে পারি না, ইহাকে ছন্দে গাঁথিয়া ব্যক্ত করিয়া বালতে পারি না: মনে হয়, আমার অন্তরের মধ্যে জোয়ারের জলের মতো একটা অনিব্চনীয়

অপরিমেয় শক্তির সঞ্চার হইতেছে, এখনো তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, ধখন পারিব তখন আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ দিব্য সংগীতে ধর্নিত, আমার ললাট অলোকিক আভায় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এমন সময় একটি নোকা পরপারের নৈহাটি স্টেশন হইতে পার হইয়া আমার वाशात्नत घाटि व्यामिशा नाशिन। मुटे म्कल्यत छेश्रत काँगात्ना गमत बद्रनारेशा ছাতাটি কক্ষে লইয়া হাসামুখে অমূল্য নামিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে যেরপে ভাবোদয় হইল, আশা করি, শহরে প্রতিও কাহারও যেন সেই-রূপ না ঘটে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে সেই বটের ছায়ায় নিতান্ত ক্ষিণ্তের মতো বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অমূল্যের মনে ভারি একটা আশার সঞ্চার হইল। পাছে বংগদেশের ভবিষ্যাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের কোনো-একটা অংশ তাহার পদশব্দে সচাকত হইয়া বন্য রাজহংসের মতো একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে সসংকোচে মূদ্মন্দগমনে আসিতে লাগিল: দেখিয়া আমার আরও রাগ হইল. কিণ্ডিৎ অধীর হইয়া কহিলাম, "কী হে অম্ল্যে, ব্যাপার্থানা কী! তোমার পায়ে কাঁটা ফুটিল নাকি।" অমূল্য ভাবিল, আমি খুব একটা মজার কথা বলিলাম: হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া তরতল কোঁচা দিয়া বিশেষরপে ঝাড়িয়া লইল, পকেট হইতে একটি রুমাল লইয়া ভাঁজ খুলিয়া বিছাইয়া তাহার উপরে সাবধানে বিসল, কহিল, "যে প্রহসনটা লিখিয়া পাঠাইয়াছ সেটা পডিয়া হাসিয়া বাঁচি না।" বলিয়া তাহার পথানে পথানে আবৃত্তি করিতে করিতে হাস্যোচ্ছবাসে তাহার নিশ্বাস-রোধ হইবার উপক্রম হইল। আমার এমনি মনে হইল যে, ষে-কলমে সেই প্রহসনটা লিখিয়াছিলাম, সেটা যে-গাছের কাণ্ঠদণ্ডে নিমিত সেটাকে শিকড়স, মধ উৎপাটন করিয়া মুহত একটা আগুন করিয়া প্রহসনটাকে ছাই করিয়া ফেলিলেও আমার খেদ মিটিবৈ না।

আম্লা সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সে কাব্যের কতদ্র।" শ্রনিয়া আরও আমার গা জর্বিতে লাগিল, মনে মনে কহিলাম, "যেমন আমার কাব্য তেমনি তোমার বৃশ্বি!" মৃথে কহিলাম, "সেসব পরে হইবে ভাই, আমাকে অনর্থক ব্যস্ত করিয়া তলিয়ো না।"

আম্ল্য লোকটা কোত্হলী, চারিদিক পর্যবেক্ষণ না করিয়া সে থাকিতে পারে না, তাহার ভয়ে আমি উত্তরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওদিকে কী আছে হে।" আমি বলিলাম, "কিছ্ন না!" এতবড়ো মিখ্যা কথাটা আমার জীবনে আর কখনো বলি নাই।

দ্বটা দিন আমাকে নানা প্রকারে বিন্ধ করিয়া, দেশ করিয়া, তৃতীয় দিনের সন্ধ্যার ট্রেনে অম্ল্য চলিয়া গেল। এই দ্বটা দিন আমি বাগানের উত্তরের দিকে যাই নাই, সেদিকে নেত্রপাতমাত করি নাই, কৃপণ যেমন তাহার রক্ষভান্ডারটি ল্বকাইয়া বেড়ায় আমি তেমনি করিয়া আমার উত্তরের সীমানার বাগানিটি সামলাইয়া বেড়াইতেছিলাম। অম্ল্য চলিয়া যাইবামাত্র একেবারে ছবটিয়া দ্বার খবলিয়া দোতলার ঘরের উত্তরের বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উপরে উন্মৃত্ত আকাশে প্রথম কৃষ্ণপক্ষের অপর্যাণত জ্যোৎস্না; নিন্দেন শাখাজালনিবন্ধ তর্প্রেণীতলে খন্ডাকরণ্যচিত একটি গভীর নিভ্ত প্রদোষান্ধকার; মম্বিত ঘনপল্লবের দীর্ঘ-নিশ্বাসে, তর্তলবিচ্যুত বকুলফ্বলের নিবিড় সৌরভে এবং সন্ধ্যারণ্যের স্তন্ভিত সংযত নিঃশব্দতায় তাহা রোমে রোমে পরিপার্ণ হইয়া ছিল। তাহারই মাঝখানটিতে আমার কৃমারী প্রতিবেশিনী তাহার শেবতশ্বপ্র বৃদ্ধ পিতার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া

ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে কী কথা কহিতেছিল—বৃদ্ধ সন্দেহে অথচ শ্রম্পাভরে ঈর্ষণ অবর্নামত হইয়া নীরবে মনোযোগসহকারে শর্নিতেছিলেন। এই পবিত্র স্নিশ্ধ বিশ্রমভালাপে ব্যাঘাত করিবার কিছুই ছিল না, সন্ধ্যাকালের শান্ত नमीरिक क्रिक्ष माँएव भक्त मामारित विमीन इटेरिकिन धवर व्यवित्रम कर्माथात অসংখ্য নীডে দু: টি-একটি পাখি দৈবাং ক্ষণিক মুদুকাকলীতে জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার অন্তঃকরণ আনন্দে অথবা বেদনায় যেন বিদীর্ণ হইবে মনে হইল। আমার অদিতত যেন প্রসারিত হইয়া সেই ছায়ালোকবিচিত ধরণীতলের সহিত এক হইয়া **মেল** আমি যেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীরবিক্ষিণ্ড পদচারণা অনুভব করিতে লাগিলাম যেন তর পল্লবের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়া আমার কানের কাছে মধ্বর মুদুরগ্রপ্তনধর্নি শুনিতে পাইলাম। এই বিশাল মুড় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্বশরীরের অস্থিগ্রালর মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল: আমি ষেন ব্রবিতে পারিলাম, ধরণী পায়ের নিচে পড়িয়া থাকে, অথচ পা জড়াইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে থাকে, নতশাখা বনস্পতিগালি কথা শানিতে পায় অথচ কিছুই বুঝিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখায় পল্লবৈ মিলিয়া কেমন উধর্ব শ্বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে। আমিও আমার সর্বাঞ্চে সর্বান্তঃকরণে ওই পদ্বিক্ষেপ, ওই বিশ্রম্ভালাপ, অব্যবহিতভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম কিন্তু কোনোমতেই ধরিতে পারিলাম না বলিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া মরিতে লাগিলাম।

প্রদিনে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভবনাথবাব, তখন বড়ো এক পেয়ালা চা পাশে রাখিয়া চোখে চশমা দিয়া নীলপেন্সিলে-দাগ-করা একখানা হ্যামিল টনের প্রোতন পুর্থি মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে চশুমার উপরিভাগ হইতে আমাকে কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দেখিলেন, বই হইতে মনটাকে এক মুহুতে প্রত্যাহরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অকম্মাৎ সচ্চিকত হইয়া গ্রুস্তভাবে আতিথোর জন্য প্রস্তৃত হইয়া উঠিলেন। আমি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিলাম। তিনি এমনি শশবাসত হইয়া উঠিলেন যে চশমার খাপ খাজিয়া পাইলেন না। খামকা বলিলেন, "আপনি চা খাইবেন?" আমি যদিচ চা খাই না, তথাপি বলিলাম, "আপত্তি নাই।" ভবনাথবাব, বাসত হইয়া উঠিয়া 'কিরণ' 'কিরণ' কলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট অত্যন্ত মধ্র শব্দ শ্রনিলাম, "কী, বাবা।" ফিরিয়া দেখিলাম, তাপসকণ্বদুহিতা সহসা আমাকে দেখিয়া চ্রুত হরিণীর মতো পলায়নোদ্যতা হইয়াছেন। ভবনাথবাব, তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন; আমার পরিচয় িদিয়া কহিলেন, "ইনি আমাদের প্রতিবেশী মহীন্দুকুমার বাব,।" এবং আমাকে কহিলেন, 'ইনি আমার কন্যা কিরণবালা।" আমি কী করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, ইতিমধ্যে কিরণ আমাকে আনম্রস্কুন্দর নমস্কার করিলেন। আমি তাডাতাডি ত্রটি সারিয়া লইয়া তাহা শোধ করিয়া দিলাম। ভবনাথবাব, কহিলেন, "মা, মহীন্দ্রবাব্র জন্য এক পেরালা চা আনিয়া দিতে হইবে।" আমি মনে মনে অত্যত সংকুচিত হইয়া উঠিলাম কিল্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার পূবেই কিরণ ঘর **इटैंटें** वारित हेरेसा शालन। यामात मत्न हेरेन, रयन केनारं मनाउन राजनाय তাঁহার কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীকে অতিথির জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন অতিথির পক্ষে সে নিশ্চরই অমিশ্র অমৃত হইবে, কিল্ড তব, কাছাকাছি নন্দ্রী-ভূপী কোনো বেটাই কি হাজির ছিল না।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবনাথবাব্র বাড়ি আমি এখন নিত্য অতিথি। পূর্বে চা জিনিসটাকে অত্যন্ত ডরাইতাম, এক্ষণে সকালে বিকালে চা খাইয়া খাইয়া আমার চায়ের নেশা ধরিয়া গেল।

আমাদের বি-এ পরীক্ষার জন্য জর্মানপণিডত-বির্বাচত দর্শনশান্দের নব্যইতিহাস আমি সদ্য পাঠ করিয়া আসিয়াছিলাম, তদ্পলক্ষে ভবনাথবাব্র সহিত
কেবল দর্শন-আলোচনার জনাই আসিতাম কিছুদিন এইপ্রকার ভান করিলাম।
তিনি হ্যামিল্টন প্রভৃতি কতকগুলি সেকাল-প্রচালত দ্রান্ত পর্থি লইয়া এখনো
নিষ্কু রহিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে আমি কুপাপার মনে করিতাম, এবং আমার
ন্তন বিদ্যা অত্যন্ত আড়ন্বরের সহিত জাহির করিতে ছাড়িতাম না। ভবনাথবাব্
এর্মান ভালোমান্ম, এর্মান সকল বিষয়ে সসংকোচ যে, আমার মতো অলপবয়ন্দ্র
যুবকের মুখ হইতেও সকল কথা মানিয়া যাইতেন, তিলমার প্রতিবাদ করিতে
হইলে অন্থির হইয়া উঠিতেন, ভয় করিতেন পাছে আমি কিছুতে ক্ষুদ্ধ হই। কিরণ
আমাদের এইসকল তত্বালোচনার মাঝখান হইতেই কোনো ছুতায় উঠিয়া চলিয়া
যাইত। তাহাতে আমার যেমন ক্ষোভ জন্মিত তেমনি আমি গর্বও অন্ভব
করিতাম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দূর্হ পাণ্ডিত্য কিরণের পক্ষে দুঃসহ; সে
যখন মনে-মনে আমার বিদ্যাপর্বতের পরিমাপ করিত তখন তাহাকে কত উচ্চেই
চাহিতে হইত।

করণকে যখন দ্র হইতে দেখিতাম তখন তাহাকে শকুণতলা দমরণতী প্রভৃতি বিচিত্র নামে এবং বিচিত্র ভাবে জানিতাম, এখন ঘরের মধ্যে তাহাকে 'কিরণ' বলিয়া জানিলাম, এখন আর সে জগতের বিচিত্র নায়িকার ছায়ার পিণী নহে, এখন সে একমাত্র কিরণ। এখন সে শতশতাব্দীর কাব্যলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অনন্তন্কালের যুবকচিত্তের দ্বন্দ্বর্গ পরিহার করিয়া, একটি নির্দিষ্ট বাঙালিঘরের মধ্যে কুমারীকন্যার পে বিরাজ করিতেছে। সে আমারই মাতৃভাষায় আমার সঞ্গে অত্যন্ত সাধারণ ঘরের কথা বলিয়া থাকে, সামান্য কথায় সরলভাবে হাসিয়া উঠে, সে আমাদেরই ঘরের মেয়ের মতো দৃই হাতে দৃটি সোনার বালা পরিয়া থাকে, গলার হারটি বেশি কিছ্ম নয় কিন্তু বড়ো সম্মিষ্ট, শাড়ির প্রান্তিটি কখনো কবরীর উপরিভাগ বাঁকিয়া বেষ্টন করিয়া আসে কখনো বা পিতৃগ্রের অনভ্যাসবশত চ্যুত হইয়া পাড়য়া যায়, ইহা আমার কাছে বড়ো আনন্দের। সে যে অকাল্পনিক, সে যে সত্য, সে যে কিরণ, সে যে তাহা ব্যতীত নহে এবং তাহার অধিক নহে, এবং যদিচ সে আমার নহে তব্ও সে যে আমাদের, সেজন্য আমার অনতঃকরণ সর্বদাই তাহার প্রতি উচ্ছম্বিত কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

একদিন জ্ঞানমাত্রেরই আপেক্ষিকতা লইয়া ভবনাথবাব্র নিকট অত্যুক্ত উৎসাহ-সহকারে বাচালতা প্রকাশ করিতেছিলাম; আলোচনা কিয়দ্দ্রে অগ্রসর হইবামাত্র কিরণ উঠিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই সম্মুখের বারান্দায় একটা তোলা উনান এবং রাধিবার সরঞ্জাম আনিয়া রাখিয়া, ভবনাথবাব্রকে ভর্পসনা করিয়া বলিল, "বাবা, কেন তুমি মহীন্দ্রবাব্রকে ঐসকল শক্ত কথা লইয়া বৃথা বকাইতেছ! আস্বন মহীন্দ্রবাব্র, তার চেয়ে আমার রায়ায় য়োগ দিলে কাজে লাগিবে।" ভবনাথবাব্র কোনো দোষ ছিল না, এবং কিরণ তাহা অবগত ছিল। কিন্তু ভবনাথবাব্র অপরাধীর মতো অনুত্রপত হইয়া ঈবং হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে! আছো ও-কথাটা আর একদিন হইবে।" এই বলিয়া নির্দ্বিশ্রটিতে তিনি তাঁহার নিত্য-নিয়মিত অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন।

আবার আর-একদিন অপরাহে আর-একটা গ্রের্তর কথা পাড়িয়া ভবনাথ-বাব্বক স্তাস্ভিত করিয়া দিতেছি এমনসময় ঠিক মাঝখানে আসিয়া কিরণ কহিল, 'মহীল্যবাব্, অবলাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেয়ালে লতা চড়াইব, নাগাল পাইতেছি না, আপনাকে এই পেরেকগ্লি মারিয়া দিতে হইবে।" আমি উৎফ্লে হইয়া উঠিয়া গোলাম, ভবনাথবাব্যও প্রফল্লেমনে পড়িতে বসিলেন।

এমনি প্রায় ধর্থনই ভবনাথবাব্র কাছে আমি ভারি কথা পাড়িবার উপক্রম করি, কিরণ একটা-না-একটা কাজের ছ্বতা ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাতে আমি মনে-মনে প্রলকিত হইয়া উঠিতাম, আমি ব্রিঝতাম যে, কিরণের কাছে আমি ধরা পড়িয়াছি; সে কেমন করিয়া ব্রিঝতে পারিয়াছে যে, ভবনাথবাব্র সহিত তত্ত্বালোচনা আমার জীবনের চরম সূখ নহে।

বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যখন দ্বর্হ রহস্যরসাতলের মধ্যপথে অবতীর্ণ হইয়াছি এমনসময় কিরণ আসিয়া বলিত, "মহীন্দ্রবাব্ব, রাম্বাঘরের পাশে আমার বেগন্বের খেত আপনাকে দেখাইয়া আনিগে, চল্বন।"

আকাশকে অসীম মনে করা কেবল আমাদের অনুমানমান, আমাদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশন্তির বাহিরে কোথাও কোনো-একর্পে তাহার সীমা থাকা কিছ্বই অসম্ভব নহে, ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, এমনসময় কিরণ আসিয়া বলিত, "মহীন্দ্রবাব্ব, দ্বটো আম পাকিয়াছে, আপনাকে ডাল নামাইয়া ধরিতে হইবে।"

কী উন্ধার, কী মুক্তি! অক্ল সমুদের মাঝখান হইতে এক মুহুতে কী সুন্দর কলে আসিয়া উঠিতাম। অনন্ত আকাশ ও বাহাবস্ত সন্বন্ধে সংশয়জাল यंजरे मृत्रभ्द्रमा क्रिक रहेक-ना रकन, कित्ररात राज्या राज्या जामजना मन्त्रस्थ কোনোপ্রকার দরেহতা ও সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। কাব্যে বা উপন্যাসে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে কিন্তু জীবনে তাহা সম্বন্ধবেণ্টিত শ্বীপের ন্যায় মনোহর। মাটিতে পা ঠেকা যে কী আরাম তাহা সে-ই জানে যে বহুক্ষণ জলের মধ্যে সাঁতার দিয়াছে। আমি এতদিন কল্পনায় যে-প্রেমসমূদ্র সূজন করিয়াছিলাম তাহা যদি সত্য হইত তবে সেখানে চিরকাল যে কী করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতাম তাহা বলিতে পারি না। সেখানে আকাশও অসীম, সমাদ্রও অসীম, সেখান হইতে আমাদের প্রতি-দিবসের বিচিত্র জীবনযাত্রার সীমাবন্ধ ব্যাপার একেবারে নির্বাসিত সেখানে তুচ্ছতার লেশমার নাই, সেখানে কেবল ছন্দে লয়ে সংগীতে ভাব বাক্ত করিতে হয়, এবং তলাইতে গেলে কোথাও তল পাওয়া যায় না। কিরণ সেখান হইতে মুজ্জমান এই হতভাগ্যের কেশপাশ ধরিয়া যখন তাহার আমতলায় তাহার বেগনের খেতে টানিয়া তুলিল তখন পায়ের তলায় মাটি পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, বারান্দার বসিয়া খিচুড়ি রাধিয়া, মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেব,গাছে ঘনসব,জ পদ্ররাশির মধ্য হইতে সব,জ লেব,ফল সন্ধান করিতে সাহায্য করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা যার, অথচ সে আনন্দলাভের জন্য কিছুমান প্রয়াস পাইতে হয় না-- আপনি যে-কথা মুখে আসে, আপনি যে-হাসি উচ্ছ্যুসিত **इरे**शा উঠে, আকাশ **इरे**डि यज्हें कु आत्मा आत्म এবং গাছ **इरे**डि यज्हें कु हांग़ा পড়ে তাহাই ষথেক। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোনার কাঠি ছিল আমার

নবযৌবন, একটি পরশপাথর ছিল আমার প্রেম, একটি অক্ষয় কলপতর ছিল আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষরে বিশ্বাস; আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্চঃশ্রবার পথে কোনো বাধা দেখিতে পাই না। কিরণ, আমার কিরণ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। সেকথা এতক্ষণ স্পন্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু হদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত মৃহত্তের মধ্যে মহাসন্থে বিদীর্ণ করিয়া সেকথা বিদ্যুতের মতো আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধাঁধিয়া ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া উঠিতেছিল। কিরণ, আমার কিরণ।

ইতিপ্রে আমি কোনো অনাম্মীয়া মহিলার সংস্তবে আসি নাই, যে নব্য-রমণীগণ শিক্ষালাভ করিয়া অবরোধের বাহিরে সণ্ডরণ করেন তাঁহাদের রীতিনীতি আমি কিছ্ই অবগত নহি; অতএব তাঁহাদের আচরণে কোন্খানে শিষ্টতার সীমা, কোন্খানে প্রেমের অধিকার, তাহা আমি কিছ্ই জানি না; কিল্টু ইহাও জানি না, আমাকে কেনই বা ভালো না বাসিবে, আমি কোন্ অংশে ন্যান।

কিরণ যখন আমার হাতে চারের পেয়ালাটি দিয়া যাইত তখন চারের সংগে পাত্রভরা কিরণের ভালোবাসাও গ্রহণ করিতাম, চা-টি যখন পান করিতাম তখন মনে করিতাম, আমার গ্রহণ সার্থক হইল এবং কিরণেরও দান সার্থক হইল। কিরণ যদি সহজ স্বরে বলিত, "মহীন্দ্রবাব্ব, কাল সকাল সকাল আসবেন তো?" তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত—

কী মোহিনী জান, বৃশ্ব, কী মোহিনী জান! অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা-হেন!

আমি সহজ কথায় উত্তর করিতাম, "কাল আটটার মধ্যে আসব।" তাহার মধ্যে কিরণ কি শুনিতে পাইত না—

> পরানপ**্তলি তুমি হিয়ে-মণিহার,** সরবস ধন মোর সকল সংসার।

আমার সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি অমৃতে পূর্ণ হইয়া গেল। আমার সমস্ত চিন্তা এবং কল্পনা মৃহ্তে মৃহ্তে নৃতন নৃতন শাখাপ্রশাখা বিদ্তার করিয়া লতার ন্যায় কিরণকে আমার সহিত বেণ্টন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। যখন শৃভ্জ্তুরর আসিবে তখন কিরণকে কী পড়াইব, কী শিখাইব, কী শ্নাইব, কী দেখাইব তাহারই অসংখ্য সংকল্পে আমার মন আচ্ছয় হইয়া গেল। এমন কি স্থির করিলাম, জমানপণ্ডিত-রচিত দর্শনশান্তের নব্য ইতিহাসেও যাহাতে তাহার চিত্তের ঔৎস্কৃত্য জন্মে এমন শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে, নতুবা আমাকে সে সর্বতোভাবে ব্রিত্তে পারিবে না। ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের সোন্দর্যলোকে আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। আমি মনে মনে হাসিলাম, কহিলাম, "কিরণ, তোমার আমতলা এবং বেগ্রনের খেত আমার কাছে নৃতন রাজ্য। আমি কস্মিনকালে স্বশ্নেও জানিতাম না যে. সেথানে বেগ্রন এবং ঝড়ে-পড়া কাঁচা আম ছাড়াও দ্বর্শভ অমৃত্ত্বল এত সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সময় আসিবে তখন আমিও তোমাকে এমন এক রাজ্যে লইয়া যাইব যেখানে বেগ্রন ফলে না কিন্তু তথাপি বেগ্রনের অভাব মৃহ্তের জন্য অনুত্ব করিতে হয় না। সে জ্ঞানের রাজ্য, ভাবের স্বর্গ।"

স্থাদতকালের দিগলতবিলীন পাশ্চুবর্ণ সন্ধ্যাতারা ঘনায়মান সারাক্তে ক্রমেই যেমন পরিস্কৃট দীশিত লাভ করে, কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে লাবণ্যে নারীত্বের পূর্ণতায় যেন প্রস্ফৃটিত হইয়া উঠিল। সে যেন তাহার গ্রের, তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহণ করিয়া চারিদিকে আনন্দের

মঞ্গলজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; সেই জ্যোতিতে তাহার বৃন্ধ পিতার শ্রহেকেশের উপর পবিত্রতর উল্পান্ত আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্বেল হৃদরসম্দ্রের প্রত্যেক তরশের উপর কিরণের মধ্র নামের একটি করিয়া জ্যোতির্মায় স্বাক্ষর মৃদ্রিত করিয়া দিল।

এদিকে আমার ছুনিট সংক্ষিপত হইয়া আদিল, বিবাহ-উদ্দেশে বাড়ি আসিবার জন্য পিতার সন্দেহ অনুরোধ ক্রমে কঠিন আদেশে পরিণত হইবার উপক্রম হইল, এদিকে অম্লাকেও আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে কোন্দিন উন্মন্ত বনাহস্তীর ন্যায় আমার এই পদ্মবনের মাঝখানে ফস করিয়া তাহার বিপ্লে চরণচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিবে এ-উদ্বেগও উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। কেমন করিয়া অবিলম্বে অন্তবের আকাশ্দাকে ব্যক্ত করিয়া আমার প্রণয়কে পরিণয়ে বিকশিত করিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবনাথবাবার গ্রেহ গিয়া দেখি, তিনি গ্রীম্মের উত্তাপে চৌকিতে ঠেসান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এবং সম্মুখে গণ্গাতীরের বারান্দায় নির্জন ঘাটের সোপানে বিসিয়া কিরণ কী বই পড়িতেছে। আমি নিঃশব্দপদে পশ্চাতে গিয়া দেখি, একখানি নৃত্ন কাব্যসংগ্ৰহ, যে-পাতাটি খোলা আছে তাহাতে শোলর একটি কবিতা উদ্ধৃত এবং তাহার পাশ্বে লাল কালিতে একটি পরিষ্কার লাইন টানা। সেই কবিতাটি পাঠ করিয়া কিরণ ঈষং একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বংনভারাকুল নয়নে আকাশের দূরেতম প্রান্তের দিকে চাহিল: বোধ হইল, যেন সেই একটি কবিতা কিরণ আজ এক ঘণ্টা ধরিয়া দশবার করিয়া পডিয়াছে এবং অনন্ত নীলাকাশে, আপন হৃদয়তরণীর পালে একটিমাত্র উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস দিয়া, তাহাকে অতিদরে নক্ষরলোকে প্রেরণ করিয়াছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিয়াছিল জানি না: মহীন্দ্রনাথ নামক কোনো বাঙালি যুবকের জন্য লেখে নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ এই স্তবগানে আমি ছাড়া আর-কাহারও অধিকার নাই ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কিবণ এই কবিতাটির পাশে আপন অন্তর্তম হাদয়-পেন্সিল দিয়া একটি উজ্জ্বল রক্তচিক আঁকিয়া দিয়াছে, সেই মায়াগণিডর মোহমন্দ্রে কবিতাটি আজ তাহারই, এবং সেই সঙ্গে আমারও। আমি প্লকোচ্ছনিসত চিত্তকে সম্বরণ করিয়া সহজ সুরে কহিলাম "কী পড়িতেছেন।" পালভরা নৌকা যেন হঠাৎ চডায় ঠেকিয়া গেল। কিরণ চমকিয়া উঠিয়া তাডাতাডি বইখানা বন্ধ করিয়া একেবারে আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, "বইখানি একবার দেখিতে পারি?" কিরণকে কী যেন বাজিল সে আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিল, "না না, ও বই থাক্।"

আমি কিয়দ্দ্রে একটা ধাপ নিচে বসিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম, এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্যশিক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজ কবির জবানিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে। খররৌদ্রতাপে স্কুগভীর নিশ্তস্থতার মধ্যে জলের স্থলের ছোটো ছোটো কলশন্দর্গলি নিদ্রাকাতর জননীর ঘ্মপাড়ানি গানের মতো অতিশয় মৃদ্ব এবং সকর্ব হইয়া আসিল।

কিরণ ষেন অধীর হইয়া উঠিল: কহিল, "বাবা একা বসিরা আছেন, জনস্ত

আকাশ সন্বন্ধে আপনাদের সে-তর্কটা শেষ করিবেন না?" আমি মনে মনে ভাবিলাম, অনন্ত আকাশ তো চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সন্বন্ধে তর্কও তো কোনোকালে শেষ হইবে না, কিন্তু জীবন ন্বল্প এবং শৃত অবসর দ্র্ল্ভ ও ক্ষণম্পায়ী। কিরণের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, "আমার কতকগৃনিল কবিতা আছে, আপনাকে শ্নাইব।" কিরণ কহিল, "কাল শ্নানব।" বলিয়া একেবারে উঠিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মহীন্দ্রবাব, আসিয়াছেন।" ভবনাথবাব, নিদ্রাভণ্গে বালকের ন্যায় তাঁহার সরল নেক্রন্ম উন্মীলন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিলেন। আমার বক্ষে যেন ধক্ করিয়া একটা মন্ত ঘা লাগিল। ভবনাথ-বাব্র ঘরে গিয়া অনন্ত আকাশ সন্বন্ধে তর্ক করিতে লাগিলাম। কিরণ বই হাতে লইয়া দোতলায় বোধহয় তাহার নির্জন শয়নকক্ষে নির্বিঘা পড়িতে গেল।

পর্যদিন সকালের ডাকে লালপেন্সিলের দাগ দেওয়া একখানা স্টেট্স্ম্যান কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। প্রথমেই প্রথম-ডিবিশান-কোঠায় কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল; আমার নিজের নাম প্রথম ন্বিতীয় ভৃতীয় কোনো বিভাগেই নাই।

পরীক্ষায় অকৃতার্থ হইবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রান্দির ন্যায় একটা সন্দেহ বাজিতে লাগিল যে, কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আমাদেরই কিরণবালা। সে-য়ে কালেজে পড়িয়াছে বা পরীক্ষা দিয়াছে, একথা যদিও আমাকে বলে নাই তথাপি সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কারণ, ভাবিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতা এবং তাঁহার কন্যাটি নিজেদের সম্বন্ধে কোনো কথাই কখনো আলাপ করেন নাই, এবং আমিও নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যা প্রচার করিতে সর্বদাই এমন নিযুক্ত ছিলাম যে, তাঁহাদের কথা ভালো করিয়া জিজ্ঞাসাও করি নাই।

জর্মানপণিডত-রচিত আমার ন্তন-পড়া দশনের ইতিহাস সম্বন্ধীয় তক্গর্বল আমার মনে পড়িতে লাগিল, এবং মনে পড়িল, আমি একদিন কিরণকে বলিয়াছিলাম, "আপনাকে যদি আমি কিছন্দিন গ্রিটকতক বই পড়াইবার স্বযোগ পাই তাহা হইলে ইংরাজি কাব্যসাহিত্য সম্বশ্ধে আপনার একটা পরিজ্কার ধারণা জন্মাইতে পারি।"

কিরণবালা দর্শনিশাস্ত্রে অনার লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উন্তীর্ণা। যদি এই কিরণ হয়!

অবশেষে প্রবল খোঁচা দিয়া আপন ভঙ্গাচ্ছন্ন অহংকারকে উদ্দীপত করিরা কহিলাম, "হয় হউক— আমার রচনাবলী আমার জয়স্তম্ভ।" বলিয়া খাতা-হাতে সবলে পা ফেলিয়া মাথা প্রেপিক্ষা উচ্চে তুলিয়া ভবনাথবাব্র বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন তাঁহার ঘরে কেহ ছিল না। আমি একবার ভালো করিয়া ব্দেধর প্রতক-গ্নিল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক কোণে আমার সেই নব্যজার্মান-পশ্ডিত-রচিত দর্শনের ইতিহাসখানি অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে; খ্নিলয়া দেখিলাম, ভবনাথবাব্র স্বহস্তলিখিত নোটে তাহার মার্জিন পরিপ্রণ। বৃদ্ধ নিজে তাঁহার কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার আর সন্দেহ রহিল না।

ভবনাথবাব, অন্যদিনের অপেক্ষা প্রসম্নজ্যোতিবিচ্ছ্বরিত মুখে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন কোনো স্ক্রংবাদের নিঝর্বধারায় তিনি সদ্য প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়াছেন। আমি অকস্মাং কিছ্ব দম্ভের ভাবে রক্ষহাস্য হাসিয়া কহিলাম. "ভবনাথবাব, আমি পরীক্ষার ফেল করিয়াছি।" যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষার প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি যেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলাম। পরীক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায় চাকুরি প্রভৃতিতে কৃতকার্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ, নিন্দতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকদেরই অকৃতকার্য হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভবনাথবাব,র মুখ সন্দেহ-কর্ণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার কন্যার পরীক্ষোত্তরণসংবাদ আমাকে আর দিতে পারিলেন না; কিল্তু আমার অসংগত উগ্র প্রফ্লেভা দেখিয়া কিছ্ব বিশ্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সরল ব্রন্থিতে আমার গবের কারণ ব্রিথতে পারিলেন না।

এমন সময় আমাদের কালেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাব্র সহিত কিরণ সলক্ষ সরসোক্ষ্যল মুখে বর্ষাধোত লতাটির মতো ছল্ছল্ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার আর কিছুই ব্রিকতে বাকি রহিল না। রাত্রে বাড়িতে আসিয়া আমার রচনাবলীর খাতাখানা প্রভাইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।

গণগার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।

ভাদ্র ১৩০৫

## রাছটিকা

নবেন্দ্রশেখরের সহিত অর্ণলেখার যখন বিবাহ হইল, তখন হোমধ্মের অন্তরাল হইতে ভগবান প্রজাপতি ঈষৎ একট্ব হাস্য করিলেন। হার, প্রজাপতির পক্ষে যাহা খেলা আমাদের পক্ষে তাহা সকল সময়ে কোতুকের নহে।

নবেন্দ্ৰশেখরের পিতা প্রেণ্দ্রশেখর ইংরাজরাজ-সরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসম্বদ্র কেবলমাত্র দ্বতবেগে সেলাম-চালনা দ্বারা রায়বাহাদ্রর পদবীর উত্ত্বেগ মর্ক্লে উত্ত্বীর্ণ হইয়াছিলেন; আরো দ্বর্গমতর সম্মানপথের পাথেয় তাঁহার ছিল, কিন্তু পঞ্চাল্ল বংসর বয়ঃক্রমকালে অনতিদ্রবতী রাজ্যখেতাবের কুহেলিকাচ্ছল্ল গিরিচ্ট্রের প্রতি কর্ণ লোল্পুপ দ্বিট স্থিরনিবন্ধ করিয়া এই রাজান্গ্রীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববিজিত লোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহু-সেলাম-শিথিল গ্রীবার্গন্থি শম্পানশ্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।

কিন্তু, বিজ্ঞানে বলে, শক্তির স্থানান্তর ও র্পান্তর আছে, নাশ নাই—চণ্ডলা লক্ষ্মীর অচণ্ডলা স্থী সেলামশন্তি পৈতৃক স্কন্ধ হইতে প্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নবেন্দ্রর নবীন মুন্তক তরঙগতাড়িত কুষ্মান্ডের মতো ইংরাজের স্বারে স্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পডিতে লাগিল।

নিঃসন্তান অবস্থায় ই হার প্রথম স্থার মৃত্যু হইলে যে-পরিবারে ইনি স্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন সেখানকার ইতিহাস ভিন্নপ্রকার।

সে পরিবারে বড়োভাই প্রমথনাথ পরিচিতবর্গের প্রীতি এবং আত্মীয়বর্গের আদরের স্থল ছিলেন। বাড়ির লোকে এবং পাড়ার পাঁচজনে তাঁহাকে সর্ববিষয়ে অনুকরণস্থল বলিয়া জানিত। প্রমথনাথ বিদ্যায় বি-এ এবং বৃদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু মোটা মাহিনা বা জাের কলমের কােনাে ধার ধারিতেন না; ম্র্বিন্বর বলও তাঁহার বিশেষ ছিল না, কারণ, ইংরাজ তাঁহাকে যে-পরিমাণ দ্রে রাখিত তিনিও তাহাকে সেই পরিমাণ দ্রে রাখিয়া চলিতেন। অতএব, গৃহকােণে এবং পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যেই প্রমথনাথ জাজবলাানা ছিলেন, দ্রস্থ লােকের দ্রিট আকর্ষণ করিবার কােনাে ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

এই প্রমথনাথ একবার বছর তিনেকের জন্য বিলাতে শ্রমণ করিয়া আসিয়া-ছিলেন। সেখানে ইংরাজের সোজন্যে মৃশ্ধ্ হইয়া ভারতবর্ষের অপমানদৃঃখ সমস্ত ভূলিয়া ইংরাজি সাজ পরিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাইবোনেরা প্রথমটা একটা কুণিঠত হইল, অবশেষে দাইদিন পরে বলিতে লাগিল, ইংরাজি কাপড়ে দাদাকে যেমন মানায় এমনু আর-কাহাকেও না। ইংরাজি

বস্তের গোরবগর্ব পরিবারের অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইল।

প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন কী করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্যায় রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইব,— নত না হইলে ইংরাজের সহিত মিলন হয় না একথা যে বলে সে নিজের হীনতা প্রকাশ করে এবং ইংরাজকেও অন্যায় অপরাধী করিয়া থাকে।

প্রমথনাথ বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সাদরপত্র আনিয়া ভারতবধীর ইংরাজমহলে কিঞ্চিং প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমনকি মধ্যে মধ্যে সক্ষীক ইংরাজের চা ডিনার খেলা এবং হাস্যকোতুকের কিঞ্চিং কিঞ্চিং ভাগ পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যমদমন্ততায় ক্রমশই তাঁহার শিরা-উপশিরাগ্রনি অলপ অলপ বীরী করিতে শুরু করিল।

এমন সময়ে একটি ন্তন রেলওয়ে লাইন খোলা উপলক্ষ্যে রেলওয়ে কোম্পানির নিমন্ত্রণে ছোটোলাটের সঙ্গে দেশের অনেকগ্রিল রাজপ্রসাদর্গবিত সম্ভান্তলোকে গাড়ি বোঝাই করিয়া নবলোইপথে যাত্রা করিলেন। প্রমথনাথও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ফিরিবার সময় একটা ইংরাজ দারোগা দেশীয় বড়লোকদিগকে কোনো-এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া নামাইয়া দিল। ইংরাজবেশধারী প্রমথনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দারোগা কহিল, "আপনি উঠিতেছেন কেন. আপনি বসনে-না।"

এই বিশেষ সম্মানে প্রমধনাথ প্রথমটা একটা স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণধ্সের পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তসীমা হইতে শ্লান স্থান্ত-আভা সকর্বরিস্তম লজ্জার মতো সমস্ত দেশের উপর ষেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং যখন তিনি একাকী বসিয়া বাতায়নপথ হইতে জনিমেষনয়নে বনান্তরালবাসিনী কুন্ঠিতা বঙ্গাভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিকারে তাঁহার হৃদয় বিদীণ হইল এবং দ্বই চক্ষ্ব দিয়া অণিকজনলাময়ী অপ্রধারা পড়িতে লাগিল।

তাঁহার মনে একটা গল্পের উদয় হইল। একটি গর্দভ রাজপথ দিয়া দেবপ্রতিমার রথ টানিয়া চালতেছিল, পথিকবর্গ তাহার সম্মুখে ধ্বলায় ল্বিপ্ঠিত হইয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছিল এবং মৃঢ় গর্দভ আপন মনে ভাবিতেছিলেন, "সকলে আমাকেই সম্মান করিতেছে।"

প্রমথনাথ মনে মনে কহিলেন, "গর্দভের সহিত আমার এই একট্ব প্রভেদ দেখিতেছি, আমি আজ ব্রঝিয়াছি, সম্মান আমাকে নহে, আমার স্কন্ধের বোঝা- গ্ৰেলাকে।"

প্রমথনাথ বাড়ি আসিয়া বাড়ির ছেলেপ্রলে সকলকে ডাকিয়া একটা হোমাণিন জনালাইলেন এবং বিলাতি বেশভূষাগ্রলো একে একে আহ্বতিস্বর্প নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শিখা ষতই উচ্চ হইয়া উঠিল ছেলেরা ততই উচ্ছবসিত আনন্দেন্তা করিতে লাগিলা।

তাহার পর হইতে প্রমথনাথ ইংরাজঘরের চায়ের চুম্ক এবং র্টির ট্করা পরিত্যাগ করিয়া প্রশচ গৃহকোণদ্রের মধ্যে দ্বর্গম হইয়া বসিলেন, এবং প্রেভি লাঞ্চিত উপাধিধারিগণ প্রেবং ইংরাজের দ্বারে দ্বারে উষ্ণীয় আন্দোলিত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

দৈবদ্বেশিগে দ্বর্ভাগ্য নবেন্দ্বশেখর এই পরিবারের একটি মধ্যমা ভাগনীকে বিবাহ করিয়া বাসিলেন। বাড়ির মেরেগ্রাল লেখাপড়াও ষেমন জানে দেখিতে শ্রনিতেও তেমনি: নবেন্দ্র ভাবিলেন, "বড়ো জিতিলাম।"

কিন্তু 'আমাকে পাইয়া তোমরাও জিতিয়াছ' একথা প্রমাণ করিতে কালবিলন্দ্র করিলেন না। কোন্ সাহেব তাঁহার বাবাকে কবে কী চিঠি লিখিয়াছিল তাহা যেন নিতান্ত দ্রমবশত দৈবক্রমে পকেট হইতে বাহির করিয়া শ্যালীদের হস্তে চালান করিয়া দিতে লাগিলেন। শ্যালীদের স্কুনর স্কোমল বিন্বোষ্ঠের ভিতর হইতে তীক্ষা প্রথর হাসি যখন ট্রক্ট্রেক মখমলের খাপের ভিতরকার ঝক্ঝকে ছোরার মতো দেখা দিতে লাগিল, তখন স্থানকালপাত্র সন্বন্ধে হতভাগ্যের চৈতন্য জন্মিল। ব্রিলে, "বড়ো ভুল করিয়াছি।"

শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেন্টা এবং রুপে গুলে শ্রেণ্টা লাবণ্যলেখা একদা শ্রভদিন দেখিয়া নবেন্দর শয়নকক্ষের কুল্মিণ্ডার মধ্যে দ্রইজাড়া বিলাতি বুট সিন্দরের মন্ডিত করিয়া স্থাপন করিল; এবং তাহার সম্মুখে ফ্লেচন্দন ও দুই জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া ধ্পধ্না জ্বালাইয়া দিল। নবেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দুই শ্যালী তাহার দুই কান ধরিয়া কহিল, "তোমার ইন্টদেবতাকে প্রণাম করো, তাঁহার কল্যাণে তোমার পদব্দিধ হউক।"

তৃতীয়া শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোন্স স্মিথ রাউন টম্সন প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজি নাম লাল স্বৃতা দিয়া সেলাই করিয়া একদিন মহাসমারোহে নবেন্দুকে নামার্বাল উপহার দিল।

চতুর্থ শ্যালী শশাষ্কলেখা যদিও বয়ঃক্রম হিসাবে গণ্যব্যক্তির মধ্যে নহে, বলিল, "ভাই, আমি একটা জপমালা তৈরি করিয়া দিব, সাহেবের নাম জপ করিবে।"

তাহার বড়ো বোনরা তাহাকে শাসন করিয়া বলিল, "যাঃ, তোর আর জ্যাঠামি করিতে হইবে না।"

নবেন্দ্রর মনে মনে রাগও হয়, লঙ্জাও হয়, কিন্তু শ্যালীদের ছাড়িতেও পারে না; বিশেষত বড়োশ্যালীটি বড়ো স্বন্দরী। তাহার মধ্বও ষেমন কাঁটাও তেমনি; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দ্বটোই মনের মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে! ক্ষতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁ-ভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মতো চারিদিকে ঘ্রেয়া ঘ্রিয়া ঘ্রের।

অবশেষে শ্যালীসংসর্গের প্রবল মোহে পড়িয়া সাহেবের সোহাগলালসা নবেন্দর্
সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে লাগিল। বড়োসাহেবকে যেদিন সেলাম নিবেদন করিতে
ষাইত শ্যালীদিগকে বলিত, "সুরেন্দুরাভুয়ের বক্ততা শুনিতে ষাইতেছি।"

দার্জিণিং হইতে প্রত্যাসম মেজোসাহেবকে শেয়ালদহ স্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন করিতে বাইবার সময় শ্যালীদিগকে বলিয়া যাইত, "মেজোমামার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।"

সাহেব এবং শ্যালী এই দ্বই নৌকার পা দিয়া হতভাগা বিষম সংকটে পড়িল।
শ্যালীরা মনে মনে কহিল, "তোমার অন্য নৌকাটাকে ফ্বটা না করিয়া ছাড়িব না।"

মহারানীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দ্র খেতাব-ন্বর্গলোকের প্রথম সোপানে রায়বাহাদ্র পদবীতে পদার্পণ করিবেন এইর্প গ্রন্থব শ্রনা গোল, কিন্তু সেই সম্ভাবিত সম্মানলাভের আনন্দ-উচ্ছব্সিত সংবাদ ভীর্ বেচারা শ্যালীদিগের নিকটে ব্যক্ত করিতে পারিল না; কেবল একদিন শরংশ্রুপক্ষের সায়াহে সর্বনেশে চাঁদের আলোকে পরিপ্র্ণিচিত্তাবেগে ন্ত্রীর কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। পরিদিন দিবালোকে ন্ত্রী পাল্কি করিয়া তাহার বড়োদিদির বাড়ি গিয়া অপ্র্রাদ্গদ কন্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিল। লাবণ্য কহিল, "তা বেশ তো, রায়বাহাদ্রর হইয়া তোর ন্বামীর তো লেজ বাহির হইবে না, তোর এত লম্জাটা কিসের!"

অর্ণলেখা বারম্বার বলিতে লাগিল, "না দিদি, আর যা-ই হই, আমি রায়বাহাদ্রনী হইতে পারিব না।"

আসল কথা, অর্নেরে পরিচিত ভূতনাথবাব, রায়বাহাদ্রে ছিলেন, পদবীটার প্রতি আন্তরিক আপত্তির কারণ তাহাই।

লাবণ্য অনেক আশ্বাস দিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোকে সেজন্য ভাবিতে হইবে না।"

বক্সারে লাবণ্যর স্বামী নীলরতন কাজ করিতেন। শরতের অবসানে নবেন্দরে সেখান হইতে লাবণ্যর নিমন্ত্রণ পাইলেন। আনন্দচিত্তে অনতিবিলন্দেব গাড়ি চড়িয়া যাত্রা করিলেন। রেলে চড়িবার সময় তাঁহার বামাণ্য কাঁপিল না, কিন্তু তাহা হইতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, আসল্ল বিপদের সময় বামাণ্য কাঁপাটা একটা অম্লক কুসংস্কারমাত্র।

লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নবশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অর্ণে পাণ্ডুরে পূর্ণপরিস্ফুট হইয়া নির্মল শরংকালের নির্জান-নদীক্ল-লালিতা অম্লান-প্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।

নবেন্দ্র মুপ্ধ দূল্টির উপরে যেন একটি পূর্ণপ্রতিপতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোচ্জ্যনল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনের আনন্দে এবং পশ্চিমের হাওয়ায় নবেন্দর্ব অজীর্ণ রোগ দ্র হইয়া গেল। স্বাস্থ্যের নেশায়, সৌন্দর্যের মোহে এবং শ্যালীহস্তের শ্রুশ্রমাপ্রলকে সে যেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের বাগানের সম্মুখ দিয়া পরিপূর্ণ গণগা যেন তাহারই মনের দ্রুক্ত পাগলামিকে আকার দান করিয়া বিষম গোলমাল করিতে করিতে প্রবল আবেগে নির্দ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত।

ভোরের বেলা নদীতীরে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় শীতপ্রভাতের স্নিশ্ধরৌদ্র যেন প্রিয়মিলনের উত্তাপের মতো তাহার সমস্ত শরীরকে চরিতার্থ করিয়া দিত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া শ্যালীর শখের রন্ধনে জোগান দিবার ভার লইয়া নবেন্দ্রর অজ্ঞতা ও অনৈপ্রন্য পদে পদে প্রকাশ পাইতে থাকিত। কিন্তু, অভ্যাস ও মনোযোগের দ্বারা উত্তরোত্তর তাহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য মূঢ় অনভিজ্ঞের কিছ্মান্ত আগ্রহ দেখা গেল না; কারণ, প্রত্যহ নিজেকে অপরাধী করিয়া সে যে-সকল

তাড়না ভর্পনা লাভ করিত তাহাতে কিছ্বতেই তাহার তৃশ্তির শেষ হইত না। বথাষথ পরিমাণে মালমসলা বিভাগ, উনান হইতে হাঁড়ি তোলা-নামা, উত্তাপাধিক্যে ব্যঞ্জন পর্ডিয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে সে যে সদ্যোজাত শিশ্বর মতো অপট্ব অক্ষম এবং নির্পায় ইহাই প্রত্যহ বলপ্বেক প্রমাণ করিয়া নবেন্দ্ব শ্যালীর কুপামিশ্রিত হাস্য এবং হাস্যমিশ্রিত লাঞ্ছনা মনের স্বৃথে ভোগ করিত।

মধ্যাহে এক দিকে ক্ষ্ধার তাড়না অন্য দিকে শ্যালীর পীড়াপীড়ি, নিজের আগ্রহ এবং প্রিরজনের ঔংস্কা, রন্ধনের পারিপাট্য এবং রন্ধনীর সেবামাধ্র্য, উভয়ের সংযোগে ভোজন ব্যাপারের ওজন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

আহারের পর সামান্য তাস খেলাতেও নবেন্দ্র প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিত না। চুরি করিত, হাতের কাগজ দেখিত, কাড়াকাড়ি বকার্বাক বাধাইয়া দিত কিন্তু তব্ব জিতিতে পারিত না। না জিতিলেও জোর করিয়া তাহার হার অস্বীকার করিত এবং সেজন্য প্রতাহ তাহার গঞ্জনার সীমা থাকিত না; তথাপিও পাষণ্ড আত্মসংশোধনচেন্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

কেবল এক বিষয়ে তাহার সংশোধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সাহেবের সোহাগ যে জীবনের চরম লক্ষ্য, এ কথা সে উপস্থিতমতো ভূলিয়া গিয়াছিল। আত্মীয়-ম্বজনের শ্রুম্থা ও ম্নেহ যে কত স্থের ও গৌরবের ইহাই সে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছিল।

তাহা ছাড়া, সে যেন এক ন্তন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। লাবণার স্বামী নীলরতনবাব্ আদালতে বড়ো উকিল হইয়াও সাহেবস্বাদের সহিত সাক্ষাং করিতে যাইতেন না বিলয়া অনেক কথা উঠিত। তিনি বলিতেন, "কাজ কী, ভাই! যদি পাল্টা ভদুতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা তো কোনো-মতেই ফিরাইয়া পাইব না। মর্ভূমির বালি ফ্টফ্টে সাদা বলিয়াই কি তাহাতে বীজ ব্নিয়া কোনো স্থ আছে! ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো জমিতেও বীজ বেনা যায়।"

নবেন্দরও টানে পড়িয়া দলে ভিড়িয়া গেল। তাহার আর পরিণামচিনতা রহিল না। পৈতৃক এবং স্বকীয় য়য়ে পরের্ব জিম য়াহা পাট করা ছিল তাহাতেই রায়-বাহাদরর খেতাবের সম্ভাবনা আপনিই বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর নবজল-সিপ্তনের প্রয়োজন রহিল না। নবেন্দর ইংরাজের বিশেষ একটি শখের শহরে এক বহুব্যয়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হেনকালে কন্ত্রেসের সময় নিকটবতী হইল। নীলরতনের নিকট চাঁদা-সংগ্রহের অন্বোধপত্র আসিল।

নবেন্দ্র লাবণ্যর সহিত মনের আনন্দে নিশ্চিন্তমনে তাস খেলিতেছিল। নীলরতন খাতা-হস্তে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কহিল, "একটা সই দিতে হইবে।"

প্রেসংস্কারক্রমে নবেন্দ্রে মুখ শ্কাইয়া গেল। লাবণ্য শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "খবরদার, এমন কাজ করিয়ো না, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠখানা মাটি হইয়া যাইবে।"

নবেন্দ্র আস্ফালন করিয়া কহিল, "সেই ভাবনায় আমার রাত্রে ঘ্রম হয় না!" নীলরতন আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমার নাম কোনো কাগজে প্রকাশ হইবে না।" লাবণ্য অত্যন্ত চিন্তিত বিজ্ঞভাবে কহিল, "তব্ কাজ কী! কী জানি যদি কথায় কথায়—"

নবেন্দ্র তীরস্বরে কহিল, "কাগজে প্রকাশ হইলে আমার নাম ক্ষইয়া যাইবে না।"

এই বলিয়া নীলরতনের হাত হইতে খাতা টানিয়া একেবারে হাজার টাকা ফস্ করিয়া সই করিয়া দিল। মনের মধ্যে আশা রহিল কাগজে সংবাদ বাহির হইবে না।

লাবণ্য মাথায় হাত দিয়া কহিল, "করিলে কী!"

नत्वन्त्र, पर्भाच्दत कीश्ल, "त्क्नं, अन्यात्र की कीत्रत्यािष्ट।"

লাবণ্য কহিল, "শেয়ালদ স্টেশনের গার্ড, হোয়াইট্-অ্যাবের দোকানের অ্যাসিস্টাণ্ট, হার্ট্রাদার্দের সহিস সাহেব, এ'রা যদি তোমার উপর রাগ করিয়া অভিমান করিয়া বসেন, যদি তোমার প্জার নিমল্বণে শ্যাম্পেন খাইতে না আসেন, যদি দেখা হইলে তোমার পিঠ না চাপড়ান!"

নবেন্দ্র উন্ধতভাবে কহিল, "তাহা হইলে আমি বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিব।" দিনকয়েক পরেই নবেন্দ্র প্রাতঃকালে চা খাইতে-খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, হঠাৎ চোখে পড়িল এক x স্বাক্ষরিত পরপ্রেরক তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়া কন্গ্রেসে চাঁদার কথা প্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার মতো লোককে দলে পাইয়া কন্গ্রেসের যে কতটা বলব্ন্দ্রিধ হইয়াছে লোকটা তাহারও পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

কন্গ্রেসের বলব্দিধ! হা স্বর্গণত তাত প্রেন্দ্রশেখর! কন্গ্রেসের বল-ব্দিধ করিবার জনাই কি তুমি হতভাগাকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিয়াছিলে!

কিন্তু, দ্বংখের সংগ্য স্থও আছে। নবেন্দ্রের মতো লোক যে যে-সে লোক নহেন, তাঁহাকে নিজতীরে তুলিবার জন্য যে এক দিকে ভারতব্যীয় ইংরাজ-সম্প্রদায় অপর্রাদকে কন্গ্রেস লালায়িতভাবে ছিপ ফেলিয়া আনিমিষলোচনে বাসিয়া আছে, এ কথাটা নিতান্ত ঢাকিয়া রাখিবার কথা নহে। অতএব নবেন্দ্র হাসিতে হাসিতে কাগজখানা লইয়া লাবণ্যকে দেখাইলেন। কে লিখিয়াছে যেন কিছ্ই জানে না, এমনি ভাবে লাবণ্য আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "ওমা, এ যে সমৃত্তই ফাঁস করিয়া দিয়াছে! আহা! আহা! তোমার এমন শ্রু কে ছিল! তাহার কলমে যেন ঘুণ ধরে, তাহার কালিতে যেন বালি পড়ে, তাহার কাগজ যেন পোকায় কাটে—"

নবেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "আর অভিশাপ দিয়ো না। আমি আমার শত্রকে মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, তাহার সোনার দোয়াত-কলম হয় যেন!"

দ্ইদিন পরে কন্গ্রেসের বিপক্ষপক্ষীয় একখানা ইংরাজসম্পাদিত ইংরাজি কাগজ ডাকযোগে নবেন্দ্র হাতে আসিয়া পেণছিলে পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে 'One who knows' স্বাক্ষরে প্রেন্তি সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন যে, নবেন্দ্রকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে এই দ্রনামর্কানা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারেন না; চিতাবাঘের পক্ষে নিজ চর্মের কৃষ্ণ অভকগ্রালর পরিবর্তন যেমন অসম্ভব নবেন্দ্রর পক্ষেও কন্গ্রেসের দলব্ন্ধি করা তেমনি। বাব্র নবেন্দ্রেশেখরের যথেন্ট নিজম্ব পদার্থ আছে, তিনি কর্মান্ন্য উমেদার ও মক্লেন্দ্রা আইনজীবী নহেন। তিনি দ্রীদন বিলাতে ঘ্রিয়া, বেশভ্ষা-আচারব্যবহারে অন্তুত কপিব্তি করিয়া, স্পর্ধাভরে, ইংরেজ-সমাজে

প্রবেশোদ্যত হইয়া, অবশেষে ক্ষ্মেমনে হতাশভাবে ফিরিয়া আসেন নাই, অতএব কেন যে তিনি এই সকল ইত্যাদি ইত্যাদি।

হা প্রলোকগত পিতঃ পূর্ণেন্দ্রশেশর! ইংরাজের নিকট এত নাম এত বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া তবে তমি মরিয়াছিলে!

এ চিঠিখানিও শ্যালীর নিকট পেখমের মতো বিস্তার করিয়া ধরিবার যোগ্য। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে যে, নবেন্দ্র অখ্যাত অকিণ্ডন লক্ষ্মীছাড়া নহেন, তিনি সারবান পদার্থবান লোক।

লাবণ্য প্রশ্চ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "এ আবার তোমার কোন্ পরম-বন্ধ্র লিখিল! কোন্ টিকিট কালেক্টর, কোন্ চামড়ার দালাল, কোন্ গড়ের বাদ্যের বাজনদার!"

নীলরতন কহিল, "এ চিঠির একটা প্রতিবাদ করা তো তোমার উচিত।" নবেন্দ্র কিছ্র উচু চালে বলিল, "দরকার কী। যে যা বলে তাহারই কি প্রতিবাদ করিতে হইবে।"

লাবণ্য উচ্চৈঃস্বরে চারিদিকে একেবারে হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া দিল। নবেন্দঃ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "এত হাসি যে!"

তাহার উত্তরে লাবণ্য প্রনর্বার অনিবার্ষ বেগে হাসিয়া প্রভিপতযৌবনা দেহলতা লুক্তিত করিতে লাগিল।

নবেন্দ্র নাকে মুখে চোখে এই প্রচুর পরিহাসের পিচকারি খাইয়া অত্যুক্ত নাকাল হইল। একট্ন ক্ষন্ধ হইয়া কহিল, "তুমি মনে করিতেছ, প্রতিবাদ করিতে আমি ভয় করি!"

লাবণ্য কহিল, "তা কেন! আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার অনেক আশাভরসার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেণ্টা এখনো ছাড় নাই— যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশা"

নবেন্দ্র কহিল, "আমি ব্রঝি সেইজন্য লিখিতে চাহি না!" অত্যন্ত রাগিয়া দোয়াতকলম লইয়া বসিল। কিন্তু, লেখার মধ্যে রাগের রক্তিমা বড়ো প্রকাশ পাইল না, কাজেই লাবণ্য ও নীলরতনকে সংশোধনের ভার লইতে হইল। যেন ল্রচিভাজার পালা পড়িল; নবেন্দ্র যেটা জলে ও ঘিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা নরম নরম করিয়া এবং চাপিয়া যথাসাধ্য চেপটা করিয়া বেলিয়া দেয় তাঁহার দ্রই সহকারী তৎক্ষণাৎ সেটাকে ভাজিয়া কড়া ও গরম করিয়া ফ্লাইয়া ফ্লাইয়া তোলে। লেখা হইল যে, আত্মীয় যখন শন্ত্র হয় তখন বহিঃশন্ত্র অপেক্ষা ভয়ংকর হইয়া উঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারতগবর্মেন্টের তেমন শন্ত্র নহে যেমন শন্ত্র গবেশিখত অ্যাংলোইন্ডিয়ান-সম্প্রদায়। গব্যেন্টের সহিত প্রজাসাধারণের নিরাপদ সৌহাদ্যবন্ধনের তাহারাই দ্রভেন্য অন্তরায়। কন্গ্রেস রাজা ও প্রজার মাঝখানে স্থায়ী সম্ভাবসাধনের যে প্রশাস্ত রাজপথ খ্রলিয়াছে, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাগজগ্রলো ঠিক তাহার মধ্যম্থল জ্বভিয়া একেবারে কন্টিকত হইয়া রহিয়াছে। ইত্যাদি।

নবেন্দ্র ভিতরে ভিতরে ভয়-ভয় করিতে লাগিল অথচ 'লেখাটা বড়ো সরেস হইয়াছে' মনে করিয়া, রহিয়া রহিয়া একট্ব আনন্দও হইতে লাগিল। এমন স্বন্দর রচনা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

ইহার পর কিছ্বদিন ধরিয়া নানা কাগজে বিবাদবিসম্বাদ-বাদপ্রতিবাদে নবেন্দ্রের চাঁদা এবং কন্গ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা লইয়া দশ দিকে ঢাক বাজিতে লাগিল।

নবেন্দ্র এক্ষণে মরিয়া হইয়া কথায় বার্তায় শ্যালীসমাজে অত্যন্ত নিভীকি দেশহিতেবী হইয়া উঠিল। লাবণ্য মনে মনে হাসিয়া কহিল, "এখনো তোমার অন্দিপরীক্ষা বাকি আছে।"

একদিন প্রাতঃকালে নবেন্দ্র ন্দানের প্রের্ব বক্ষন্থল তৈলান্ত করিয়া প্তিদেশের দ্বর্গম অংশগ্রনিতে তৈলসঞ্চার করিবার কোশল অবলন্বন করিতেছেন, এমনসময় বেহারা এক কার্ড হাতে করিয়া তাঁহাকে দিল, তাহাতে ন্বয়ং ম্যাজিস্টেটের নাম আঁকা। লাবণ্য সহাস্যুকত্হলী চক্ষে আড়াল হইতে কোড়ক দেখিতেছিল।

তৈললাঞ্চিত কলেবরে তো ম্যাজিস্টেটের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না—নবেন্দ্র ভাজিবার প্রে মসলা-মাখা কই-মৎস্যের মতো বৃথা ব্যতিবাসত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চকিতের মধ্যে স্নান করিয়া কোনোমতে কাপড় পরিয়া উধর্ব শ্বাসে বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারা বলিল, "সাহেব অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" এই আগাগোড়া মিথ্যাচরণ পাপের কতটা অংশ বেহারার, কতটা অংশ লাবণ্যর, তাহা নৈতিক গণিতশাস্ত্রের একটা স্ক্রেয় সমস্যা।

টিকটিকির কার্টা লেজ যেমন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ধড় ফড় করে, নবেন্দ্রে ক্ষর্থ হুদর ভিতরে ভিতরে তেমনি আছাড় খাইতে লাগিল। সমস্ত দিন খাইতে শ্রহতে আর সোরাস্তি রহিল না।

লাবণ্য আভানতরিক হাস্যের সমসত আভাস মুখ হইতে সম্পূর্ণ দরে করিয়া দিয়া উদ্বিশ্নভাবে থাকিয়া থাকিয়া জিল্ঞাসা করিতে লাগিল, "আজ তোমার কী হইয়াছে বলো দেখি! অসুখ করে নাই তো?"

নবেন্দ্র কায়ক্রেশে হাসিয়া কোনোমতে একটা দেশকালপাত্রোচিত উত্তর বাহির করিল; কহিল, "তোমার এলেকার মধ্যে আবার অস্থ কিসের। তুমি আমার ধন্বদ্তবিনী।"

কিন্তু, মৃহ্তমধ্যে হাসি মিলাইয়া গেল এবং সে ভাবিতে লাগিল, "একে আমি কন্গ্রেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম, তাহার উপরে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম, না জানি কী মনে করিতেছেন!"

"হাঁতাত, হা প্রেন্দেখর! আমি যাহা নই ভাগ্যের বিপাকে গোলেমালে তাহাই প্রতিপন্ন হইলাম।"

পর্যাদন সাজগোজ করিয়া ঘড়ির চেন ঝ্লাইয়া মস্ত একটা পার্গাড় পরিয়া নবেন্দ্র বাহির হইল। লাবণ্য জিল্ঞাসা করিল, "যাও কোথায়।"

নবেন্দ্র কহিল, "একটা বিশেষ কাজ আছে—"

लावना किছ्य विलल ना।

সাহেবের দরজার কাছে কার্ড বাহির করিবামাত্র আরদালি কহিল, "এখন দেখা হইবে না।"

নবেন্দর পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল। আরদালি সংক্ষিণত সেলাম করিয়া কহিল, "আমরা পাঁচজন আছি।" নবেন্দর তংক্ষণাং দশ টাকার এক নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সাহেবের নিকট তলব পড়িল। সাহেব, তথন চটিজ্বতা ও মনিংগোন পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নবেন্দ্ব একটা সেলাম করিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে অংগ্রনিসংকেতে বসিবার অনুমতি করিয়া কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "কী বলিবার আছে, বাবু।" নবেন্দ্র ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে বিনীত কন্পিত স্বরে বলিল, "কাল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাং করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু—"

সাহেব দ্রুকুণিত কুরিয়া একটা চোখ কাগজ হইতে তুলিয়া বুলিলেন, "সাক্ষাৎ

করিতে গিয়াছিলাম! Babu, what nonsense are you talking!"

নবেন্দ্র "Beg your pardon! ভুল হইয়াছে, গোল হইয়াছে" করিতে করিতে ঘর্মাপ্দ্রত কলেবরে কোনোমতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং সেরাত্রে বিছানায় শ্রইয়া কোনো দ্রেন্দ্র্বগনশ্রত মন্ত্রের ন্যায় একটা বাক্য থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিতে লগিল, "Babu, you are a howling idiot!"

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে ধারণা হইল যে, ম্যাজিস্ট্রেট যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সে-কথাটা কেবল রাগ করিয়া সে অস্বীকার করিল। মনে মনে কহিলেন, "ধরণী দ্বিধা হও!" কিন্তু ধরণী তাঁহার অন্বরোধ রক্ষা না করাতে নিবিঘা বাড়ি আসিয়া পেশছিলেন।

লাবণ্যকে আসিয়া কহিলেন, "দেশে পাঠাইবার জন্য গোলাপজল কিনিতে

গিয়াছিলাম।"

বলিতে না বলিতে কালেক্টরের চাপরাস-পরা জনছয়েক পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত। সেলাম করিয়া হাস্মনুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "তুমি কন্গ্রেসে চাঁদা দিয়াছ বলিয়া তোমাকে গ্রেফ্তার করিতে আসে নাই তো?"

পেয়াদারা ছয়জনে বারো পাটি দদতাগ্রভাগ উদ্মন্ত করিয়া কহিল, "বকশিস, বাব,ুসাহেব।"

নীলরতন পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন, "কিসের বকশিস!"

পেয়াদারা বিকশিতদশ্তে কহিল, ম্যাজিস্টেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাহার বকশিস।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আজকাল গোলাপজল বিক্তি ধরিয়াছেন নাকি। এমন অত্যন্ত ঠাণ্ডা ব্যবসায় তো তাঁহার পূর্বে ছিল না।"

হতভাগ্য নবেন্দ্র গোলাপজলের সহিত ম্যাজিস্টেট-দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া কী যে আবোলতাবোল বলিল তাহা কেহ ব্রিঝতে পারিল না।

নীলরতন কহিল, "বকশিসের কোনো কাজ হয় নাই। বকশিস নাহি মিলেগা।" নবেন্দ্র সংকুচিতভাবে পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া কহিল, "উহারা গরিব মান্য, কিছ্ব দিতে দোষ কী।"

নীলরতন নবেন্দ্রে হাত হইতে নোট টানিয়া লইয়া কহিল, "উহাদের অপেক্ষা গরিব মানুষ জগতে আছে, আমি তাহাদিগকে দিব।"

রুষ্ট মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণকেও কিণ্ডিং ঠাণ্ডা করিবার সুযোগ না পাইয়া নবেশ্ব অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পেয়াদাগণ যখন বন্ধুদ্ঘিট নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল, তখন নবেশ্ব একান্ত কর্ণভাবে তাহাদের দিকে চাহিলেন; নীরবে নিবেদন করিলেন, "বাবাসকল, আমার কোনো দোষ নাই, তোমরা তো জান!"

কলিকাতায় কন্গ্রেসের অধিবেশন। তদ্বপলক্ষে নীলরতন সন্দ্রীক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। নবেন্দ্রও তাঁহাদের সংগ্যে ফিরিল।

কলিকাতার পদার্পণ করিবামাত্র কন্প্রেসের দলবল নবেন্দ্রেক চতুর্দিকে ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড তাণ্ডব শ্রুর করিয়া দিল। সম্মান সমাদর স্তুতিবাদের সীমার্রাহল না। সকলেই বলিল, "আপনাদের মতো নায়কগণ দেশের কাজে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই।" কথাটার বাথার্থ্য নবেন্দ্র অস্বীকার করিতে পারিলেন না, এবং গোলেমালে হঠাং কখন্ দেশের একজন অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। কন্গ্রেসসভায় বখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতি তারস্বরে 'হিপ্ হিপ্ হ্রের' শব্দে তাঁহাকে উংকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাড়ভূমির কর্ণমূল লঙ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

যথাকালে মহারানীর জন্মদিন আসিল, নবেন্দ্রে রায়বাহাদ্রে খেতাব নিকট-সমাগত মরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিল।

সেইদিন সায়াহে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দ্বকে নিমন্ত্রণপ্র্ব তাঁহাকে নববন্দ্র ভূষিত করিয়া স্বহদেত তাঁহার ললাটে রক্তচন্দনের তিলক এবং প্রত্যেক শ্যালী তাঁহার কন্ঠে একগাছি করিয়া স্বরচিত প্রক্ষমালা পরাইয়া দিল। অর্ণান্বরবসনা অর্ণলেখা সেদিন হাস্যে লঙ্জায় এবং অলংকারে আড়াল হইতে ঝক্মক্ করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাণ্ডিত লঙ্জাণীতল হস্তে একটা গোড়ে-মালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোনোমতে বশ মানিল না এবং সেই প্রধান মালাখানি নবেন্দ্র কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিশীথের জন্য গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্যালীরা নবেন্দ্বকে কহিল, "আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম। ভারতবর্ষে এমন সম্মান তুমি ছাড়া আর কাহারো সম্ভব হইবে না।"

নবেন্দ্র ইহাতে সম্পূর্ণ সাম্প্রনা পাইল কিনা তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্থামীই জানেন, কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মরিবার প্রের্ব সে রায়বাহাদ্রর হইবেই এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সমস্বরে শোক করিতে ছাড়িবে না। অতএব, ইতিমধ্যে Three Cheers for বাব্ প্রের্ণেন্ন্নেখর! হিপ্ হিপ্ হ্রের, হিপ্ হিপ্ হরের!

আশ্বিন ১৩০৫

## মণিহারা

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জন্ত্রলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। দ্বির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখার, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর-এক আভার মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝ্লিয়া-পড়া জরাগ্রসত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে



**'পদ্মা'** এই বোটে রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটোগল্প লিখিত হয়

অদ্বর্থম্লবিদারিত ঘাটের উপর ঝিল্লিম্থর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শ্বুক্ত চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যক্ত হঠাৎ চুমকিয়া উঠিয়া শ্বনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম, ভদ্রলোকটি স্বর্ল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতানত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাক্রের যেমন একরকম বহুকাল-জীর্ণসংস্কার-বিহুনি চেহারা, ই'হারও সেইর্প। ধ্বিতর উপরে একখানি মলিন তৈলান্ত আসামী মটকার বোতামখোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যেসময় কিণ্ডিং জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে-সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগল্টুক সোপানপাশ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, "আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যাবসা করিয়া থাকি।"

"কী ব্যাবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গ্রাট এবং কাঠের ব্যাবসা।"

"কী নাম।"

ঈষং থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে। ভদ্রলোকের কৌত্হলনিবৃত্তি হইল না। প্নরায় প্রশ্ন হইল, "এখানে কী করিতে আগমন।"

আমি কহিলাম, "বায়,পরিবর্তন।"

লোকটি কিছ, আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয়, আজ প্রায় ছয়বংসর ধরিয়া এখানকার বায়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিম্তু কিছ, তো ফল পাই নাই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে, রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর ষথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।"

তিনি কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।" আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, "এই বাড়িতে।"

বোধকরি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গ্রুতধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর প্রে এই অভিশাপগ্রুত বাড়িতে যে-ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইম্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষ্মা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মুস্ত একটা টাকের নিচে একজোড়া বড়ো বড়ো চক্ষ্ম আপন কোটরের ভিতর হইতে অম্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্রিজের সুষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাট্নকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশ্ন্য অন্ধকার বাড়ি আপন প্রোবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতম্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বংসর পূর্বে এই বাডিতে ফণিভষণ সাহা বাস

করিতেন। তিনি তাঁহার অপত্রেক পিতৃব্য দর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তর্রাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু, তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জন্তাসমেত সাহেবের আপিসে ঢ্রিকয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সন্তরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনামান্ত ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামান্তই নব্যবংগ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জ্বিটিয়াছিল। তাঁহার স্মীটি ছিলেন স্ক্রেরী। একে কালেজে-পড়া তাহাতে স্ক্রেরী স্মী, স্তরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমনকি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টাণ্ট-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহ্লা বে, সাধারণত স্বীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। ষে দ্বভাগ্য প্রেষ্ নিজের স্বীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-ষে কুন্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে স্ব্ধী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গর্নাড় খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘাষবার স্ব্ধ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্হীলোক দ্রুকত প্রুষ্কে নানা কৌশলে ভূলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে-স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্হী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বংসরের শাণ-দেওয়া যে উজ্জ্বল ব্রন্গাস্দ্র, অণিনবাণ ও নাগপাশবন্ধনগ্রনিল পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিজ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পর্র্থকে ভূলাইয়া নিজের শস্তিতে ভালোবাসা আদার করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালোমান্য হইয়া সে অবসরট্কু না দেয়, তবে স্বামীর অদ্ভট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পর্বর্ষ আপন স্বভাবসিন্ধ বিধাতাদত্ত সর্মহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধ্বনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফিলিভ্রন আধ্বনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমান্বটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল—ব্যবসায়েও সে স্ববিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন স্বযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্মী মণিমালিকা, বিনা চেন্টায় আদর, বিনা অশ্রবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দর্শ্বর মানে বাজ্ববন্ধ লাভ করিত। এইর পে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেন্ট হইয়া গিয়াছিল; সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছ্ব দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই ব্রিঝ প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা ব্রিঝয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন স্কার্ন যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফ্লেবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মান্ররোধে এখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফ্লেবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তব্ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু, ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য

পাঁচজনের উপকারাথেই বিশেষ করিয়া স্কুদরী দ্বাী ঘরে আনে নাই। স্তরাং দ্বাীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে দ্বাী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, দ্বাীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সংগেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; ব্রত উপলক্ষ্য করিয়া দুটো ব্রাহমুণকে খাওয়ানো, বা বৈষ্ণবীকে দুটো পায়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনও তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নণ্ট হয় নাই; কেবল দ্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্মের বিষয় এই য়ে, সে নিজের অপর্পু যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমান্ত অপবায় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চিব্দিশংসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোন্দবংসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হংপিশ্ড বরফের পিশ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জনালায়ন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি স্ফুণীর্ঘত পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিজ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সদতান হইতে বণ্ডিত করিলেন। অর্থাং, তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দ্ককের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া ব্রিঝতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবস্থেরি মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিন্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্মার বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবৃত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে-কাজ তাহার স্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছ্ইছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেণ্ট; যথেণ্ট কেন, ইহা দুর্ল্ভ। অণেগর মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়েনা; গ্রের আশ্রয়ন্বর্পে স্মী-যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্দিশঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকর্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিরত্যটা স্মীর পক্ষে গোরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইর্প মত।

মহাশয়, দ্বীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতট্বকু কম পড়িল, অতি স্ক্রের নিজি ধরিয়া তাহা অহরহ তোল করিতে বসা কি প্রের্বমান্বের কর্ম! দ্বী আপনার কাজ কর্ক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা বান্ত, ভাবের মধ্যে কতট্বকু অভাব, স্কুপভের মধ্যেও কী পরিমাণ ইণিগত, অণ্পরমাণ্র মধ্যে কতটা বিপ্লভা—ভালোবাসাবাসির তত স্ক্র্ক্রের বেধশক্তি বিধাতা প্রের্মান্বকে দেন নাই, দিবার প্রয়েজন হয় নাই। প্রব্মান্বের তিলপরিমাণ অন্রাগ বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভংগীট্বক এবং ভংগীর মধ্য হইতে আসল

কথাট্কু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, প্র্থেষর ভালোবাসাই তাহাদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের ম্লধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমতো পাল ঘ্রাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজনাই বিধাতা ভালোবাসামান-যন্দ্রটি মেয়েদের হাদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, প্রুষ্দের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি প্রের্বরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। করিয়া বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দ্বর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্দেশন যন্ত্রণাশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়েপ্র্র্বকে যথেন্ট ভিন্ন করিয়াই স্কৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও প্রের্ব হইতেছে, প্রের্বও মেয়ে হইতেছে; স্কৃতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃত্থলা বিদায় লইল। এখন শ্ভবিবাহের প্রের্, প্রের্বকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশ্বন্য দ্রুর্ দ্রুর্ করিতে থাকে।

আপর্নি বিরম্ভ হইতেছেন। একলা পড়িয়া থাকি, দ্বার নিকট হইতে নির্বাসিত; দ্বে হইতে সংসারের অনেক নিগতে তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়—এগ্রলো ছাত্রদের কাছে বালবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বালয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোটকথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে ন্ন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হদয় কী-যেন-কী নামক একটা দ্বঃসাধ্য উৎপাত অন্ভব করিত। দ্বীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো দ্রম ছিল না, তব্ব স্বামীর কোনো স্থ ছিল না। সে তাহার সহধমিণীর শ্নাগহ্বর হদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরাম্বার গহনা ঢালিত কিল্তু সেগ্লা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দ্কে, হদয় শ্নাই থাকিত। খ্ডা দ্বর্গামোহন ভালোবাসা এত স্ক্রে করিয়া ব্র্ঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খ্রিড়র নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাব্ব হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে প্র্যুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শ্গালগন্লা নিকটবতী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চিংকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গলপস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কোতুকপ্রিয় শ্গালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শ্নিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদ্বর্বল ফণি-ভূমণের আচরণেই হউক রহিয়া রহিয়া অটুহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছনাস নিব্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগন্ত্র নিস্তব্ধ হইলে পর, মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জবল চক্ষ্ম পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শন্ত। মোন্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পাড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা

দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মৃহ্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যাবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার স্বোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এর্প জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগণে অনিষ্ট হইবে, আশুকায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেণ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বংধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্পট্ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্থাীর কাছে গেল। নিজের স্থাীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দন্তাগ্যক্রমে নিজের স্থাীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে; যে-ভালোবাসায় সম্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মন্থে ফ্রিটয়া বাহির হইতে পারে না, যে-ভালোবাসায় প্রবল আকর্ষণ স্ব্র্য এবং প্থিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদ্রে ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হর্বিড এবং বন্ধক এবং হ্যান্ড্নোটের প্রসংগ তুলিতে হয়; কিন্তু সর্ব বাধিয়া যায়, বাক্যস্থলন হয়, এমন সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পন্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগ্রলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দ্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছ্ই উত্তর করিল না, তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠ্র আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, প্রের্যোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জাের করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালােবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সন্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্শসনা করা যাইত তবে সন্ভবত সে এইর্প স্ক্রা তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লর্টিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্বা যদি স্বেচ্ছাপ্রক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট ঘরে তেমনি ভালােবাসা, বাহ্বল কেবলমাত্র রণক্ষেত্র। পদে পদে এইর্প অত্যন্ত স্ক্রা স্ক্রা তর্কস্ক্র ক্রিয়া বিধাতা প্রব্যমান্যকে এর্প উদার, এর্প প্রবল. এর্প বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার কি বিসয়া বসিয়া অত্যন্ত সর্কুমার চিত্তব্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অন্ভব করিবার অবকাশ আছে না ইহা তাহাকে শোভা পায়।

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়ব্তির গর্বে দ্বীর গহনা দ্পশ্ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্থাকৈ স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্থাী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত স্ক্রের হয় তবে স্থাীর অণ্বাক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্থাী ঠিক ব্রক্তিনা। স্থাীলোকের অশিক্ষিতপট্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের স্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য প্রবুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রক্ষের।

ইহারা মেয়েমান,বের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পরে,ব্যমান,বের যে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহবা বর্বর, কেহবা নির্বোধ, কেহবা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিক্মতো প্থাপন করা যায় না।

স্বৃতরাং মণিমালিকা পরামশের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দ্রসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের শ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ্য করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছ্ব কিছ্ব সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, "এখন প্রামশ কী।"

সে অত্যন্ত বৃদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল; অর্থাং গতিক ভালো নহে। বৃদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, "বাব্ কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।"

মণিমালিকা মান্যকে যের্প জানিত তাহাতে ব্ঝিল, এইর্প হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সংগত। তাহার দ্বিশ্চনতা স্বতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অন্ভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বংসরে বংসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা র্পকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মানিক, যাহা বক্ষের, যাহা কন্ঠের, যাহা মাথার— সেই অনেকদিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক ম্হুতেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিণ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশ্রীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, "কী করা যায়।"

মধ্সদেন কহিল, "গহনাগ্নলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।" গহনার কিছু অংশ, এমনকি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে ব্লিধমান মধ্য মনে মনে তাহার উপায় ঠাহরাইল।

মণিমালিকা এ-প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একথানি নোকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একথানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধ্যস্দ্দন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, "গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।" মণি কহিল, "সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।"

নোকা খ্রালিয়া দিল, খরস্ত্রোতে হৃত্ত্ব করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমসত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমসত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে-বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু, গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে-গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধ্সদেন কিছ্ব ব্রিকতে পারিল না, মোটা চাদরের নিচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগর্নল আছেল ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই! মণিমালিকা ফণিভূষণকে ব্রিকত না বটে, কিন্তু মধ্সদেনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধ্যাদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে. সে করীকে

পিত্রালয়ে পেণছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের; সে অত্যন্ত বিরম্ভ হইয়া হুস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দন্ত্য-সকে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রম্ম দেওয়া যে প্রেম্যোচিত নহে এ কথাটা ঠিকমতোই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক ব্রিকা। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, "আমি গ্রেতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বে দ্বীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেন্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তব্ব আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।"

নিজের প্রতি যে নিদার্ণ অন্যায়ে ক্রন্থ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্রন্থ হইল মাত্র। প্রব্যমান্য বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রান্দি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্ করিয়া জর্লিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্ তাহাকে। প্রব্যমান্য দাবান্দির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর ক্রীলোক গ্রাবণমেঘের মতো অগ্রন্পাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষ্যে, বিধাতা এইর্প বন্দোবন্দত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, "এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইর্পই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।" আরো শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবী যৢবের ফণিভূষণ উনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বিসয়াছে শাস্ত্রে যাহার বৢন্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনও সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনোমতে যথে।পয়্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদ্বতীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রাথীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতীপর্ব্ব স্থীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কির্প লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিং অন্তণ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপ্রে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দৈখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শুনা। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপতের চিহুমাত্র নাই।

প্রামীর ব্কের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল। মনে হইল, সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্যব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসার-পিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের ম্ব্রুমালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজ্ঞানো শ্না সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদ্রের ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্থার সম্বন্ধে কোনোর্প চেণ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃন্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া পাকিলে কী হইবে, ক্রীবিধ্র খবর লওয়া চাই তো।" এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধ্ব এ-পর্যাশ্ত সেখানে পেণছে নাই।

তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছ্রটিল। মধ্র তল্পাস করিতে প্রলিসে খবর দেওয়া হইল—কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চালিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিতার শয়নগুহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মান্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃণ্টিপাতশব্দে যাত্রার গানের স্বর মৃদ্বতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়া-ছিল— বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাঁট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো থেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্ট্স্ট্রডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুডিপেডে ও একটি ডুরে শাডি সদ্যব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের প্রতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যাণ্টার, শৌখিন তাস, সম্বদ্ধের বড়ো বড়ো কড়ি, এমন কি শূন্য সাবানের বাক্সগাল পর্যাত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতিক্ষ্মু গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রম্ভূত করিয়া স্বহস্তে জনলাইয়া কুল্মীগ্রাটর উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁডাইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষমুহুতের নিরুত্তর সাক্ষী: সমস্ত শুনা করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন, এত ইতিহাস, সমস্ত জডসামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জবালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মূথে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকণ্ডিত শাডিটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না. কেবল ত্মি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অন্লান সৌন্দর্য লইয়া চারিদিকের এই সকল বিপলে বিক্ষিপত অনাথ জড়সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো: এই সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যন্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাবে কখন্ একসময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গোছে। ফাণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ অন্ধকার যে তাহার মনে হইতেছিল, যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অদ্রভেদী সিংহুদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুক্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে, এই অতি কঠিন নিক্ষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পাঁড়তেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্ঠক শব্দের সঙেগ সঙেগ গহনার ঝম্ঝম্ শব্দ শোনা

গেল। ঠিক মনে হইল, শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তথন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। প্রলকিত ফণিভূষণ দ্বই উৎস্ক চক্ষ্ব দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফ্র্নড়য়া ফ্রন্ট্রিয়া দেখিতে চেন্টা করিতে লাগিল— স্ফীত হদয় এবং ব্যপ্ত দৃ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছ্ই দেখা গেল না। দেখিবার চেন্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবং হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষন্দারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্বত হস্তে আরো একটা বেশি করিয়া পদ্বা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শ্রনিতে গিয়াছিল। তথন সেই রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠক্ ঠক্ ঝম্ঝম্ করিয়া ঘা পাড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পাড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগর্নল পার হইয়া, অন্ধকার সির্ভিড় দিয়া নামিয়া, রুদ্ধ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নিচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশারীর ঘর্মান্ত, হাত পা বরফের মতো ঠান্ডা, এবং হণপিন্ড নির্বাণোন্ম্থ প্রদীপের মতো স্ফ্রিরত হইতেছে। দ্বন্দ ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্লাবণের ধারা তখনও ঝর্ঝর্ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রত হইয়া শ্রনা যাইতেছিল, যাত্রার ছেলেরা ভোরের স্বরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমুস্তই স্বন্দ কিন্তু এত অধিক নিকটবতী এবং সত্যবং যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অন্পের জন্যই সে তাহার অসুস্তব আকাঙক্ষার আশ্চর্ম সফলতা হইতে বণ্ডিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দ্রোগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বন্দ, এই জগংই মিথ্যা।

তাহার পরণিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, "মেলা উপলক্ষ্যে নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না।" ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, "তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।" ফণিভূষণ কহিল, "সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।" দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পর্নিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শ্য়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অব্ভিটসংবদ্ভ মেঘ এবং চতুদিকে কোনো-একটি অনিদিণ্টি আসমপ্রতীক্ষার নিস্তখ্বতা। ভেকের অগ্রান্ত কলবব এবং যাত্রার গানের চিংকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অস্কুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেক রাত্রে একসময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। ব্বা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

প্রেদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্ঠক্ এবং ঝম্ঝম্ শব্দ উঠিল। কিন্তু, ফণিভূষণ সেদিকে চোথ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশানত চেণ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা সকল চেণ্টা বার্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিংশক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেণ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের ম্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইরা মৃত্ত স্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দরমহলের গোলসিণ্ড় দিয়া ঘ্রারতে ঘ্রারতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিণ্ড় শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবতীর্ণ হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের স্বারের কাছে আসিয়া খট্খট্ এবং ঝম্ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চোকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুশ্ধ আবেগ এক মুহুতে প্রবলবেগে উচ্ছন্সিত হইরা উঠিল; সে বিদ্যুদ্বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "মণি!" অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কপ্ঠের চিৎকারে ঘরের শাসিপ্লা পর্যন্ত ধ্বনিত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাতার ছেলেদের ক্লিষ্ট কপ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পর্নিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হ্রুকুম দিল, সেইদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাব্ব তাল্তিকমতে একটা কী সাধনে নিয্ত্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্তদিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশ্ন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মাল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষ্য- গর্নালকে অত্যুক্তবল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসবজাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমান।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা উধ্বম্থ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিত হইয়া, হাতের উপরে মাথা রাখিয়া, ঐ অনন্তকালের তারাগ্রালর দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীক্লবতী দ্বশ্রবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবংসরের বয়ঃসন্ধিতা মণির সেই উষ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী স্মধ্র, তখনকার সেই তারাগ্রালর আলোকস্পন্দন হদয়ের যৌবনস্পন্দেরের সংগ্রাক্ত কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগ্রন দিয়া আকাশে মোহমুন্গরের শেলাক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ!

দেখিতে দেখিতে তারাগ্রনি সমস্ত লুক্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং প্রিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো এক আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিম্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপুন রহস্য উম্ঘাটন করিয়া দিবে।

প্রেরানির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষ্ব নিমালিত করিয়া দিখর দুঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশ্ন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশ্ন্য অন্তঃপ্রের গোলসিণ্ডির মধ্য দিয়া ঘ্রিরয়া ঘ্রিরা উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল এবং শ্য়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাণ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে
চক্ষ্ম খালিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।
আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলাণিগতে যেখানে কেরোসিনের দীপ
দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শাভ্ন, এবং সেই বিচিত্রসামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া
অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চৌখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙকাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙকালের আট আঙ্বলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোণ্ঠে বালা. বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কশ্চি, মাথায় সির্ম্পি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্ঝক্ করিতেছে। অলংকারগর্লি ঢিলা, ঢল্ঢল্ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষ্ব ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘনদীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দ্টেশান্ত দৃণ্ডি। আজ আঠারো বংসর প্রবে একদিন আলোকিত সভাগ্হে নহবতের শাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত স্কুন্দর কালো-কালো ঢল্টল চোখ শ্বভদ্ভিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষ্বই আজ প্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রাকরণে দেখিল; দেখিয়া তাহার সর্বশ্রীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষ্ব ব্রজিতে চেন্টা করিল, কিছ্বতেই পারিল না; তাহার চক্ষ্ব মৃত মান্ব্যের চক্ষ্ব মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল দত্দিভত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃণ্টি দ্থির রাখিয়া দক্ষিণ হদত তুলিয়া নীরবে অংগ্রালসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙ্বলের অদিথতে হীরার আংটি ঝক্মক্ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মুটের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙকাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ প্রভানীর মতো তাহার পশ্চাং পশ্চাং চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধরার গোলিসিণ্ড় ঘ্ররিয়া ঘ্রিয়া খট্খট্ ঠক্ঠক্ ঝম্ঝম্ করিতে করিতে নিচে উত্তীর্ণ হইল। নিচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশ্না দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল। অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ই'টের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগ্রলি অস্থিপাতে কড়কড়্ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোংশ্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিন্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে-ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজ্বর্গতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপর্শে বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক ঝিক করিতেছে।

কিংকাল নদীতে নামিল, অনুবতী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামার ফণিভূষণের তন্দ্র ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই. কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাক্ভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বার্মবার শিহরিয়া শিহরিয়া স্থলিতপদে ফণিভূষণ স্লোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়্র তাহার বশ মানিল না, স্বশ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহুর্তমার জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলম্পর্শ সুণিতর মধ্যে নিমন্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গলপ বিশ্বাস করিলেন না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিস্টুকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।" ইস্কুলমাস্টার কিছ্নাত্র লাজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্কীর নাম কী ছিল।"

. আমি কহিলাম, "ন্ত্যকালী।"

অগ্রহায়ণ ১৩০৫

## <u>চ্</u>ষষ্টিদান

শ্বনিয়াছি, আজকাল অনেক বাঙালির মেয়েকে নিজের চেণ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি, কিন্তু দেবতার সহায়তায়। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিবপ্জা করিয়াছিলাম।

আমার আটবংসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিল্তু পূর্বজন্মের পাপবশত আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনয়নী আমার দুইচক্ষ্ব লইলেন। জীবনের শেষম্বহূর্ত পর্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সূখ দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অণ্নিপরীক্ষার আরশ্ভ হয়। চোন্দবংসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতিশিশ্ব জন্ম দিলাম; নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিয়াছিলাম কিন্তু যাহাকে দ্বঃখভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন। যে-দীপ জ্বলিবার জন্য হইয়াছে তাহার তেল অলপ হয় না; রাগ্রিভোর জ্বলিয়া তবে তাহার নির্বাণ।

বাঁচিলাম বটে কিন্তু শরীরের দর্বেলতায়, মনের খেদে, অথবা যে কারণেই হউক আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারি পড়িতেছিলেন। ন্তন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহবশত চিকিৎসা করিবার স্বযোগ পাইলে তিনি খ্নিশ হইয়া উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে-বছর বি-এল দিবেন বলিয়া কালেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, "করিতেছ কী। কুম্বুর চোথ দ্বটো যে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। একজন ভালো ডান্তার দেখাও।"

আমার দ্বামী কহিলেন, "ভালো ডাক্তার আসিয়া আর ন্তন চিকিৎসা কী করিবে। ওম্ধপত্র তো সব জানাই আছে।"

দাদা কিছ্নু রাগিয়া কহিলেন, "তবে তো তোমার সংখ্য তোমাদের কালেজের বডোসাহেবের কোনো প্রভেদ নাই।"

স্বামী বলিলেন, "আইন পড়িতেছ, ডাক্তারির তুমি কী বোঝ। তুমি যখন বিবাহ করিবে তখন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি লইয়া যদি কখনো মকদ্দমা বাধে তুমি কি আমার প্রামশ্মতো চলিবে।"

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রাজায় রাজায় যুন্ধ হইলে উল্ন্থড়েরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধিল দাদার, কিন্তু দুইপক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যথন আমাকে দানই করিয়াছেন তখন আমার সন্বদেধ কর্তব্য লইয়া এ-সমস্ত ভাগাভাগি কেন। আমার সন্থদ্বঃখ, আমার রোগ ও আরোগ্য, সে তো সমস্তই আমার স্বামীর।

সে-দিন আমার এই এক সামান্য চোথের চিকিৎসা লইয়া দাদার সঙ্গে আমার স্বামীর যেন একট্ন মনান্তর হইয়া গেল। সহজেই আমার চোথ দিয়া জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরও বাড়িয়া উঠিল; তাহার প্রকৃত কারণ আমার স্বামী কিন্বা দাদা কেহই তথন ব্রিজলেন না।

আমার স্বামী কালেজে গেলে বিকালবেলায় হঠাং দাদা এক ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল, সাবধানে না থাকিলে পীড়া গ্রন্তর হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কী-সমস্ত ওম্ধ লিখিয়া দিল, দাদা তথান তাহা আনাইতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, "দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমার যে-চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনোর প ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।"

আমি শিশ্বকাল হইতে দাদাকে খ্ব ভয় করিতাম; তাঁহাকে যে মুখ ফ্রিটিয়া এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব, ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু, আমি বেশ ব্রিঝয়াছিলাম, আমার স্বামীকে ল্বকাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশ্বভ বই শ্বভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্ভতায় বোধকরি কিছ্ম আশ্চর্য হইলেন। কিছ্মুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আর ডান্ডার আনিব না, কিন্তু যে ওম্ধটা আসিবে তাহা বিধিমতে সেবন করিয়া দেখিস্।" ওম্ধ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিয়ম ব্র্ঝাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। স্বামী কালেজ হইতে আসিবার প্রেই আমি সে কোটা এবং শিশি এবং তুলি এবং বিধিবিধান সমস্তই সযক্ষে আমাদের প্রাজ্গণের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সংগে কিছু আড়ি করিয়াই আমার প্রামী যেন আরও দ্বিগুণ চেচ্টায়

আমার চোখের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবেলা ওবেলা ওম্ধ বদল হইতে লাগিল। চোখে ঠুনি পরিলাম, চশমা পরিলাম, চোখে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ওম্ধ ঢালিলাম, গ্র্ডা লাগাইলাম, দ্বর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া ভিতরকার পাক্যন্ত্রস্ক্র্ম যথন বাহির হইবার উদ্যম করিত তাহাও দমন করিয়া রহিলাম।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন বোধ হইতেছে। আমি বলিতাম, অনেকটা ভালো। আমি মনে করিতেও চেণ্টা করিতাম যে, ভালোই হইতেছে। যখন বেশি জল পড়িতে থাকিত তখন ভাবিতাম জল কাটিয়া যাওয়াই ভালো লক্ষণ; যখন জল পড়া বন্ধ হইত তখন ভাবিতাম, এই তো আরোগ্য হইবার পথে দাঁড়াইয়াছি।

কিল্কু কিছ্কাল পরে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। চোথে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনায় আমাকে দ্থির থাকিতে দিল না। দেখিলাম, আমার স্বামীও যেন কিছ্ক অপ্রতিভ হইয়াছেন। এতদিন পরে কী ছ্কতা করিয়া যে ডান্তার ডাকিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ডান্তার ডাকিতে দোষ কী। এই লইয়া তিনি অন্থাক রাগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মনে কণ্ট হয়। চিকিৎসা তো তুমিই করিবে, ডান্তার একজন উপস্পা থাকা ভালো।"

ন্বামী কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ।" এই বলিয়া সেইদিনই এক ইংরাজ ডান্তার লইয়া হাজির করিলেন। কী কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল, যেন সাহেব আমার ন্বামীকে কিছ্ম ভংশিনা করিলেন; তিনি নতশিরে নির্ত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি আমার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলাম, "কোথা হইতে একটা গোঁয়ার গোরা-গদভি ধরিয়া আনিয়াছ, একজন দেশী ডাক্তার আনিলেই হইত। আমার চোথের রোগ ও কি তোমার চেয়ে ভালো বুঝিবে।"

স্বামী কিছ্ম কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "চোখে অস্ত্র করা আবশ্যক হইয়াছে।" আমি একট্ম রাগের ভান করিয়া কহিলাম, "অস্ত্র করিতে হইবে, সে তো তুমি জানিতে কিন্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিয়া গেছ। তুমি কি মনে কর, আমি ভয় করি।"

স্বামীর লজ্জা দ্র হইল; তিনি বলিলেন, "চোথে অস্ত্র করিতে হইবে শ্ননিলে ভয় না করে, প্রবুযের মধ্যে এমন বীর কয়জন আছে।"

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "পরুরুষের বীরত্ব কেবল স্থার কাছে।"

স্বামী তৎক্ষণাৎ স্লান গস্ভীর হইয়া কহিলেন, "সে কথা ঠিক। প্রের্যের কেবল অহংকার সার।"

আমি তাঁহার গাম্ভীর্য উড়াইয়া দিয়া কহিলাম, "অহংকারেও বৃঝি তোমরা মেয়েদের সঙ্গে পার? তাহাতেও আমাদের জিত।"

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিয়া বলিলাম, "দাদা, আপনার সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতো চলিয়া এতদিন আমার চোথ বেশ ভালোই হইতেছিল, একদিন ভ্রমক্রমে খাইবার ওষ্ব্ধটা চক্ষে লেপন করিয়া তাহার পর হইতে চোথ যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। আমার স্বামী বলিতেছেন, চোথে অস্ত্র করিতে হইবে।"

দাদা বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম, তোর স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে, তাই আরও আমি রাগ করিয়া এতদিন আসি নাই।" আমি বলিলাম, "না, আমি গোপনে সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতোই চলিতে ছিলাম, স্বামীকে জানাই নাই, পাছে তিনি রাগ করেন।"

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কণ্ট দিতে পারি না, স্বামীর যশও ক্ষান্ন করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশাকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশার বাপকে ভুলাইতে হয়— মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।

ছলনার ফল হইল এই যে, অন্ধ হইবার প্রে আমার দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন, গোপনচিকিৎসা করিতে গিয়া এই দ্বর্ঘটনা ঘটিল; স্বামী ভাবিলেন, গোড়ায় আমার দাদার পরামর্শ শ্বনিলেই ভালো হইত। এই ভাবিয়া দ্বই অন্তপত হৃদয় ভিতরে ভিতরে ক্ষমাপ্রাথী হইয়া পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবতী হইল। স্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীতভাবে সকল বিষয়ে আমার স্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে উভয়ের পরামর্শ ক্রমে একদিন একজন ইংরাজ ডান্ডার আসিয়া আমার বাম চোখে অস্থাঘাত করিল। দ্বর্ণল চক্ষ্ব সে-আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, তাহার ক্ষীণ দীপ্তিট্কু হঠাৎ নিবিয়া গেল। তাহার পরে বাকি চোখটাও দিনে দিনে অল্পে অল্পে অন্থকারে আবৃত হইয়া গেল। বাল্যকালে শ্বভদ্ ছির দিনে যে চন্দনচচিত তর্ণম্তি আমার সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উপরে চিরকালের মতো পর্দা পড়িয়া গেল।

একদিন স্বামী আমার শ্য্যাপাশ্বে আসিয়া কহিলেন, "তোমার কাছে আর মিথ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখদুটি আমিই নণ্ট করিয়াছি।"

দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অপ্রভল ভরিয়া আসিয়াছে। আমি দুই হাতে তাঁহার দক্ষিণহস্ত চাপিয়া কহিলাম, "বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিস তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া দেখো দেখি যদি কোনো ডাক্তারের চিকিংসায় আমার চোখ নতা হইত তাহাতে আমার কী সান্থনা থাকিত। ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না, সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমাত্র সূখ। যখন প্জার ফ্রল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষ্ম উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দ্িট দিলাম— আমার প্রিমার জ্যোৎসনা, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকাশের নীল, আমার প্রথবীর সব্জ সব তোমাকে দিলাম; তোমার চোখের যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মুখে বিলয়ো, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বিলয়া গ্রহণ করিব।"

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না; এসব কথা আমি অনেক দিন ধরিয়া ভাবিয়াছি। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিণ্ঠার তেজ দ্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বণ্ডিত দুঃখিত দুঃভাগিদণ্ধ বলিয়া মনে হইত, তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এইসব কথা বলাইয়া লইতাম: এই শান্তি, এই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেণ্টা করিতাম। সে-দিন কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাঁহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন. "কুমু, মুঢ়তা করিয়া তোমার যা নন্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু আমার যতদ্র সাধ্য তোমার চেখের অভাব মোচন করিয়া তোমার সংগ্রা থাকিব।"

আমি কহিলাম, "সে কোনো কাজের কথা নয়। তুমি যে তোমার ঘরকল্লাকে একটি অন্থের হাসপাতাল করিয়া রাখিবে, সে আমি কিছনতেই দিব না। তোমাকে আর-একটি বিবাহ করিতেই হইবে।"

কিজন্য যে বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক তাহা সবিস্তারে বলিবার প্রের্ব আমার একট্বখানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। একট্ব কাশিয়া, একট্ব সামলাইয়া লইয়া বলিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার স্বামী উচ্ছবিসত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মৃঢ়, আমি অহংকারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্বা গ্রহণ করি তবে আমাদের ইন্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন রহা্বত্যা-পিতৃহত্যার পাতকী হই।"

এতবড়ো শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম, কিন্তু অশ্র তখন ব্রক বাহিয়া, কণ্ঠ চাপিয়া, দ্বইচক্ষ্ব ছাপিয়া, ঝরিয়া পড়িবার জাে করিতেছিল; তাহাকে সম্বরণ করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন তাহা শ্রনিয়া বিপর্ল আনন্দের উদ্বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি অন্ধ, তব্ব তিনি আমাকে ছাড়িবেন না। দ্বংখীর দ্বংখের মতো আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন। এত সৌভাগ্য আমি চাই না, কিন্তু মন তাে স্বার্থপর।

অবশেষে অগ্রর প্রথম পশলাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মুখ আমার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "এমন ভয়ংকর শপথ কেন করিলে। আমি কি তোমাকে নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম। সতিনকে দিয়া আমি আমার স্বার্থ সাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে-কাজ নিজে করিতে পারিতাম না সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম!"

শ্বামী কহিলেন, "কাজ তো দাসীতেও করে। আমি কি কাজের স্মৃবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সঙ্গে একাসনে বসাইতে পারি।" বিলিয়া আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্মাল চুম্বন করিলেন; সেই চুম্বনের দ্বারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেইক্ষণে আমার দেবীত্বে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে মনে কহিলাম, সেই ভালো। যথন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারি না, এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া স্বামীর মঙ্গল করিব। আর মিথ্যা নয়, ছলনা নয়, গৃহিণী রমণীর যতকিছ্ম ক্ষুদ্রতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দ্রে করিয়া দিলাম।

সেদিন সমৃত্তিদন নিজের সঙ্গে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গ্রত্র শপথে বাধ্য হইয়া স্বামী যে কোনোমতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিয়া রহিল; কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে ন্তন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি কহিলেন, "হয়তো এমন দিন আসিতে পারে যখন এই শপথ-পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঙ্গল হইবে।" কিল্তু আমার মধ্যে যে প্রাতন নারী ছিল সে কহিল, "তা হউক, কিল্তু তিনি যখন শপথ করিয়াছেন তখন তো আর বিবাহ করিতে পারিবেন না।" দেবী কহিলেন, "তা হউক, কিল্তু ইহাতে তোমার খ্রাশ হইবার কোনো কারণ নাই।" মানবী কহিল, "সকলই ব্রিম, কিল্তু যখন তিনি শপথ করিয়াছেন তখন" ইত্যাদি। বার বার সেই এক কথা। দেবী তখন কেবল নির্ত্তরে দ্রুকুটি করিলেন এবং একটা ভয়ংকর আশাঙ্কার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছয় হইয়া গেল।

আমার অন্তেশ্ত দ্বামী চাকরদাসীকে নিষেধ করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিয়া দিতে উদ্যুত হইলেন। স্বামীর উপর তুচ্ছ বিষয়েও এইর প নির পায় নির্ভ'র প্রথমটা ভালোই লাগিত। কারণ এমনি করিয়া সর্বদাই তাঁহাকে কাছে পাইতাম। চোখে তাঁহাকে দেখিতাম না বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা কাছে পাইবার আকাৎক্ষা অত্যন্ত ব্যাদ্রিয়া উঠিল। স্বামীসংখের যে-অংশ আমার চোখের ভাগে পডিয়াছিল সেইটে এখন অনা ইন্দিয়েরা বাঁটিয়া লইয়া নিজেদের ভাগ বাডাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। এখন আমার স্বামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত. আমি যেন শ্নের রহিয়াছি, আমি যেন কোথাও কিছু, ধরিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব হারাইল। পূর্বে স্বামী যখন কালেজে যাইতেন তখন বিলম্ব হইলে পথের দিকের জানালা একট্ৰখানি ফাঁক করিয়া পথ চাহিয়া থাকিতাম। যে-জগতে তিনি বেডাইতেন সে-জগৎটাকে আমি চোখের দ্বারা নিজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমার দ্বিটহীন সমস্ত শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চেণ্টা করে। তাঁহার প্রিথবীর সহিত আমার প্রিথবীর যে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আজ ভাঙিয়া গেছে। এখন তাঁহার এবং আমার মাঝখানে একটা দুম্তর অন্ধতা; এখন আমাকে কেবল নির পায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, কখন তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সেইজন্য এখন, যখন ক্ষণকালের জন্যও তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদাত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়, হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ডাকে।

কিন্তু এত আকাৎক্ষা, এত নির্ভার তো ভালো নয়। একে তো স্বামীর উপরে স্বার ভারই যথেষ্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ড ভার চাপাইতে পারি না। আমার এই বিশ্বজোড়া অন্ধকার, এ আমিই বহন করিব। আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সংগ্র বাধিয়া বাখিব না।

অলপকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-প্পশের দ্বারা আমি আমার সমসত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমন কি আমার অনেক গৃহকর্ম প্রেবের চেয়ে অনেক বেশি নৈপ্রণ্যের সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। যতট্বকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোনো কাজ করিতে দিলাম না, এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্বের মতো আমিই করিতে লাগিলাম।

প্রামী আমাকে কহিলেন, "আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতে আমাকে বণ্ডিত করিতেছ।" আমি কহিলাম, "তোমার প্রায়শ্চিত্ত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন।"

যাহাই বল্বন, আমি যখন তাঁহাকে ম্বিক্ত দিলাম তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অন্ধু স্ত্রীর সেবাকে চিরজীবনের ব্রত করা প্ররুষের কর্ম নহে।

আমার স্বামী ডাক্তারি পাস করিয়া আমাকে সংগে লইয়া মফস্বলে গেলেন। পাড়াগাঁয়ে আসিয়া যেন মাতৃক্তোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আটবংসর বয়সের সময় আমি গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে দশবংসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছায়ার মতো অস্পন্ট হইরা আসিরাছিল। যতদিন চক্ষ্র ছিল কলিকাতা শহর আমার চারিদিকে আর-সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোখ যাইতেই ব্রুঝিলাম, কলিকাতা কেবল চোখ ভূলাইয়া রাখিবার শহর, ইহাতে মন ভরিয়া রাখে না। দ্বিট হারাইবামাত্র আমার সেই বাল্যকালের পল্লীগ্রাম দিবাবসানে নক্ষত্রলাকের মতো আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নৃতন দেশ, চারিদিক দেখিতে কিরকম তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গণ্ধে এবং অনুভাবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা খেত হুইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা-ঢালা অভর এবং সরিষা-খেতের আকাশ-ভরা কোমল স্কমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমনকি ভাঙা রাস্তা দিয়া গোর্র গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পূলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারন্ডের অতীত ম্মতি তাহার অনিব্রনীয় ধর্নি ও গ্রন্থ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মতো আমাকে ঘিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ষর তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গৈলাম, কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাণ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মূদ্রকম্পিত প্রাচীন দূর্বল কন্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধ্য ভজনদাসের দেইতত্ত্র-গান গাঞ্জনস্বরে শানিতে পাইলাম না: সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্ত ঢে কিশালে ন্তুন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পল্লিসখ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা অদ্বরে কোথা হইতে হাম্বাধর্নন শর্নিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেই-সঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড়-জনালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শ্রনিতে পাই, প্রকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাঁসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশ্বকালের আটটি বংসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটকে গন্ধটকে আমার চারিদিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

এই সঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভােরবেলায় ফ্ল তুলিয়া শিবপ্জার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ-আলােচনা আনাাগােনার গােলমালে বৃদ্ধির একট্ব বিকার ঘটেই। ধর্মকর্ম-ভিক্তশ্রুদ্ধার মধ্যে নির্মাল সরলতাট্বুকু থাকে না। সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে যেদিন অন্ধ হওয়ার পরে কলিকাতায় আমার পল্লিবাসিনী এক স্থী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, "তাের রাগ হয় না, কুম্ব? আমি হইলে এমন স্বামীর মৃখ দেখিতাম না।" আমি বলিলাম, "ভাই, মৃখ দেখা তাে বন্ধই বটে, সেজন্যে এ পােড়া চােখের উপর রাগ হয়, কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিতে ঘাইব কেন।" যথাসময়ে ডাক্তার ডাকেন নাই বলিয়া লাবণ্য আমার স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চেন্টা করিয়াছিল। আমি তাহাকে ব্র্ঝাইলাম, সংসারে থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞানে অজ্ঞানে ভুলে ভ্রান্তিতে দৃঃখ সৃখ নানারকম ঘাটয়া থাকে; কিন্তু মনের মধ্যে যদি ভক্তি সিথর রাখিতে পারি তবে দৃঃথের মধ্যেও একটা শান্তি থাকে, নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকার্বাক করিয়াই জীবন কাটিয়া যায়। অন্ধ হইয়াছি এই তাে যথেণ্ট দৃঃখ, তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিশ্বেষ করিয়া দৃঃথের বাঝা বাড়াইব কেন। আমার মতাে বালিকার মৃথে সেকেলে কথা শ্রনিয়া

লাবণ্য রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যা-ই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে, কথা একেবারে ব্যর্থ হয় না। লাবণ্যের মুখ হইতে রাগের কথা আমার মনের মধ্যে দ্বটো-একটা স্ফ্রলিঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তব্ব দ্বটো-একটা দাগ থাকিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, কলিকাতায় অনেক তর্ক, অনেক কথা; সেখানে দেখিতে দেখিতে ব্রুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া আমার সেই শিবপ্জার শীতল শিউলিফ্বলের গন্ধে হৃদয়ের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশ্বকালের মতোই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবতায় আমার হৃদয় এবং আমার সংসার পরিপ্রণ হইয়া গেল। আমি নতশিরে ল্বটাইয়া পড়িলাম। বিললাম, "হে দেব, আমার চক্ষ্ব গেছে বেশ হইয়াছে, তুমি তো আমার আছ।"

হায়, ভুল বলিয়াছিলাম। তুমি আমার আছ, এ কথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইট্রকু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারো উপরে কোনো জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।

কিছুকাল বেশ সূথে কাটিল। ডাক্তারিতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিসটা ভালো নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া যায়। মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সূখ আপনি সূণ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখ্সগুয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে যেখানে মনের সুখ ছিল জিনিসপত্র আসবাব আয়োজন সেই জায়গাট্বুকু জুর্ড়িয়া বসে। তখন সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না কিল্ড অন্থের অন,ভবশক্তি বেশি বলিয়া, কিম্বা কী কারণ জানি না, অবস্থার সচ্ছলতার সঙগে সংখ্য আমার স্বামীর পরিবর্তন আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। যৌবনারুভে নাায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে-একটি বেদনাবোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। মনে আছে, তিনি একদিন বলিতেন, "ডান্তারি যে কেবল জীবিকার জন্য শিখিতেছি তাহা নহে, ইহাতে অনেক গরিবের উপকার করিতে পারিব।" যে-সব ডাক্তার দরিদ্র মুমূর্ম্বর দ্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট না लरेया नाष्ट्रि प्रिया हाय ना जाराप्तर कथा र्वानर किया प्राप्त वार्य राज्य राज्य वार्य वार्य राज्य वार्य वार वार्य वार वार्य वा হইত। আমি বর্নিতে পারি, এখন আর সেদিন নাই। একমাত্র ছেলের প্রাণরক্ষার জনা দরিদ্র নারী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন: শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি, কিল্ড মনের সঙ্গে কাজ করেন নাই। যখন আমাদের টাকা অল্প ছিল তখন অন্যায় উপার্জ নকে আমার স্বামী কী চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা জমিয়াছে, এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কী বলিল আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফল্লেতার সঙ্গে অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শাক্তিনারা বুঝিলাম, তিনি আজ কলঙক মাখিয়া আসিয়াছেন।

অন্ধ হইবার পূর্বে আমি যাঁহাকে শেষবার দেখিয়াছিলাম আমার সে-স্বামী কোথায়। যিনি আমার দৃণ্টিহীন দুই চক্ষ্র মাঝখানে একটি চুন্বন করিয়া আমাকে একদিন দেবীপদে অভিষিপ্ত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কী করিতে পারিলাম। একদিন একটা রিপ্র ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর-একটা হদয়াবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই-যে দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা, ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খুজিয়া পাই না।

প্রামীর সঙ্গে আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়; কিল্পু প্রাণের ভিতরটা যেন হাঁপাইয়া ওঠে যখন মনে করি, আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই; আমি অন্ধ, সংসারে আলোকবজিত অন্তরপ্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষুন্ধ ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বাসিয়া আছি— আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরন্ডে আমি বালিকার করপুটে যে শেফালিকার অর্যাদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনো শ্রুকায় নাই; আর, আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চির্নবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা-উপার্জনের পশ্চাতে সংসারমর্ভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি যাহা বিশ্বাস করি, যাহাকে ধর্ম বলি, যাহাকে সকল স্ব্থসম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতিদ্রে হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন। কিল্ডু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম; তাহার পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই; অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক এক সময়ে ভাবি, হয়তো অন্ধ বলিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশি করিয়া দৈখি। চক্ষ্ব থাকিলে আমি হয়তো সংসারকে ঠিক সংসারের মতো করিয়া চিনিতে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে একদিন তাহাই ব্ঝাইয়া বলিলেন। সেদিন সকালে একটি বৃশ্ধ ম্সলমান তাহার পোঁত্রীর ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। আমি শ্বনিতে পাইলাম সে কহিল, "বাবা আমি গরিব, কিন্তু আল্লা তোমার ভালো করিবেন।" আমার স্বামী কহিলেন, "আল্লা যাহা করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলিবে না, তূমি কী করিবে সেটা আগে শ্বনি।" শ্বনিবামাত্র ভাবিলাম, ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বধির করেন নাই কেন। বৃশ্ধ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত 'হে আল্লা' বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি তখনই ঝিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপ্ররের খিড়কিন্বারে ডাকাইয়া আনিলাম; কহিলাম, "বাবা, তোমার নাতনির জন্য এই ডাক্তারের খরচা কিছ্ব দিলাম, তুমি আমার স্বামীর মংগল প্রার্থনা করিয়া পাড়া হইতে হরিশ ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া যাও।"

কিন্তু সমস্তদিন আমার মুখে অস্ন র্চিল না। স্বামী অপরাহে নিদ্রা হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন।" প্র্বকালের অভাস্ত উত্তর একটা মুখে আসিতেছিল— 'না, কিছ্ই হয় নাই'; কিন্তু ছলনার কাল গিয়াছে, আমি স্পত্ট করিয়া বলিলাম, "কতদিন তোমাকে বলিব মনে করি, কিন্তু বলিতে গিয়া ভাবিয়া পাই না, ঠিক কী বলিবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি ব্রঝাইয়া বলিতে পারিব কিনা জানি না, কিন্তু নিশ্চয় তুমি নিজের মনের মধ্যে ব্রিতে পার, আমরা দ্বজনে যেমনভাবে এক হইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিল্নাম আজ তাহা পৃথক হইয়া গেছে।" স্বামী হাসিয়া কহিলেন, "পরিবর্তনেই

তো সংসারের ধর্ম।" আমি কহিলাম, "টাকাকড়ি র প্রেযাবন সকলেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু নিত্য জিনিস কি কিছ্বই নাই।" তথন তিনি একট্ব গশ্ভীর হইয়া কহিলেন, "দেখো, অন্য স্থালোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দ্বঃখ করে—কাহারো দ্বামী উপার্জন করে না, কাহারো দ্বামী ভালোবাসে না, তুমি আকাশ হইতে দ্বঃখ টানিয়া আন।" আমি তখনই ব্রিঝলাম, অন্ধতা আমার চোখে এক অঞ্জন মাথাইয়া আমাকে এই পরিবর্তামান সংসারের বাহিরে লইয়া গেছে, আমি অন্য স্থালোকের মতো নহি, আমাকে আমার দ্বামা ব্রিঝবেন না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিসশাশাড়ি দেশ হইতে তাঁহার ভ্রাতম্পাত্রের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বলিলেন, "বলি, বউমা, তুমি তো কপালক্রমে দুইটি চক্ষ্য খোয়াইয়া বিসয়াছ এখন আমাদের অবিনাশ অন্ধ স্ত্রীকে লইয়া ঘরকল্লা চালাইবে কী করিয়া। উহার আর-একটা বিয়েথাওয়া দিয়া দাও!" দ্বামী যদি ঠাটা করিয়া বলিতেন 'তা বেশ তো পিসিমা, তোমরা দেখিয়া শুনিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও-না'— তাহা হইলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "আঃ, পিসিমা কী বলিতেছ।" পিসিমা উত্তর ক্রিলেন "কেন, অন্যায় কী বলিতেছি। আচ্ছা. বউমা. তুমিই বলো তো, বাছা।" আমি হাসিয়া কহিলাম, "পিসিমা, ভালো লোকের কাছে পরামশ চাহিতেছ। যাহার গাঁঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ সম্মতি নেয়।" পিসিমা উত্তর করিলেন, "হাঁ, সে কথা ঠিক বটে। তা, তোতে আমাতে গোপনে প্রাম্প করিব, কী বলিস, অবিনাশ। তাও বলি, বউমা, কুলীনের মেয়ের সতিন যত বেশি হয়, তাহার স্বামিগোরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডাক্তারি না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কী ছিল। রোগী তো ডাক্টারের হাতে পড়িলেই মরে মরিলে তো আর ভিজিট দেয় না কিন্ত বিধাতার শাপে কুলীনের স্ত্রীর মর্ণ নাই এবং সে যত্দিন বাঁচে তত্দিনই স্বামীর লাভে।"

দুইদিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিসিমা, আত্মীয়ের মতো করিয়া বউরের সাহায্য করিতে পারে, এমন একটি ভদ্রঘরের স্বীলোক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না. সর্বদা ওঁর একটি সিগিনী কেই থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।" যথন ন্তন অন্ধ ইইয়াছিলাম তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিন্বা ঘরকল্লার বিশেষ কী অস্ম্বিধা হয় জানি না; কিন্তু প্রতিবাদমান্ত না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পিসিমা কহিলেন, "অভাব কী। আমারই তো ভাস্করের এক মেয়ে আছে, যেমন স্কুদরী তেমনি লক্ষ্মী। মেয়েটির বয়স হইল, কেবল উপযুক্ত বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে; তোমার মতো কুলীন পাইলে এখনি বিবাহ দিয়া দেয়।" ন্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, "বিবাহের কথা কে বলিতেছে।" পিসিমা কহিলেন, "ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্রঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অমনি আসিয়া পড়িয়া থাকিবে।" কথাটা সংগত বটে এবং ন্বামী তাহার কোনো সদ্কুর দিতে পারিলেন না।

আমার রুন্ধ চক্ষ্র অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দাঁড়াইয়া ঊধর্ম মুখে ডাকিতে লাগিলাম, "ভগবান আমার স্বামীকে রক্ষা করো।"

তাহার দিনকয়েক পরে একদিন সকালবেলায় আমার প্জো-আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, "বউমা, যে ভাস্কেমির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাণ্গিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে। হিম্ন, ইনি তোমার দিদি, ইংহাকে প্রণাম করে।"

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিসিমা কহিলেন, "কোথা যাস, অবিনাশ।" স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে।" পিসিমা কহিলেন, "এই মেয়েটিই আমার সেই ভাস্করিঝ হেমাভিগনী।" ই হাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কী ব্তুান্ত, লইয়া আমার স্বামী বারুবার অনেক অনাবশ্যক বিসময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে কহিলাম, "যাহা ঘটিতেছে তাহা তো সবই ব্নিকেছে, কিল্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল? ল্কাচুরি, ঢাকাঢাকি, মিথ্যাকথা! অধর্ম করিতে যদি হয় তো করো, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জন্য, কিল্তু আমার জন্য কেন হীনতা করা। আমাকে ভূলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ।"

হেমা গিনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে আমার শয়নগ্রে লইয়া গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে দেখিলাম, মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোন্দপনেরোর কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধ্র উচ্চকশ্ঠে হাসিয়া উঠিল : কহিল, "ও কী করিতেছ। আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি।"

সেই উন্মন্ত সরল হাস্যধন্নিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ যেন একম্ব্রুতে কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণবাহ্নতে তাহার কণ্ঠ বেণ্টন করিয়া কহিলাম, "আমি তোমাকে দেখিতেছি, ভাই।" বলিয়া তাহার কোমল মন্থখানিতে আর-একবার হাত ব্লাইলাম।

"দেখিতেছ ?" বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল, "আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগনে যে হাত ব্লাইয়া দেখিতেছ কতবড়োটা হইয়াছি?"

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি যে অন্ধ তাহা হেমাজিননী জানে না। কহিলাম, "বোন, আমি যে অন্ধ।" শ্নিনয়া সে কিছ্কেণ আশ্চর্য হইয়া গশ্ভীর হইয়া রহিল। বেশ ব্রিতে পারিলাম, তাহার কুত্হলী তর্ণ আয়ত নেত্র দিয়া সে আমার দ্ভিইন চক্ষ্ব এবং ম্থের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল; তাহার পরে কহিল, "ওঃ, তাই ব্রিঝ কাকিকে এখানে আনাইয়াছ?"

আমি কহিলাম, "না, আমি ডাকি নাই। তোমার কাকি আপনি আসিয়াছেন।" বালিকা আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দয়া করিয়া? তাহা হইলে দয়াময়ী শীঘ্র নড়িতেছেন না! কিন্তু, বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন।"

এমন সময়ে পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, আমরা বাড়ি ফিরিব কবে বলো।"

পিসিমা কহিলেন, "ওমা! এইমাত্র আসিয়াই অমনি ঘাই-ঘাই। অমন চণ্ডল মেয়েও তো দেখি নাই।"

হেমা গিনী কহিল, "কাকি, তোমার তো এখান হইতে শীঘ্র নড়িবার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হল আত্মীয়ঘর, তুমি ষতিদিন খুশি থাকো, আমি কিন্তু চলিয়া যাইব, তা তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি।" এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, "কী বলো ভাই, তোমরা তো আমার ঠিক আপন নও।" আমি তাহার এই সরল প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। দেখিলাম, পিসিমা যতই প্রবলা হউন এই কন্যাটিকে তাহার সামলাইবার সাধ্য নাই।

পিসিমা প্রকাশ্যে রাগ না দেখাইয়া হেমাজ্গিনীকে একটা আদর করিবার চেন্টা করিলেন; সে তাহা যেন গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসিমা সমস্ত ব্যাপারটাকে আদারে মেয়ের একটা পরিহাসের মতো উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আবার কী ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া হেমাজ্গিনীকে কহিলেন, "হিমা চল তোর দ্নানের বেলা হইল।" সে আমার কাছে আসিয়া কহিল, "আমরা দাইজনে ঘাটে যাইব, কী বলো ভাই।" পিসিমা অনিচ্ছাসত্ত্বে ক্ষান্ত দিলেন; তিনি জানিতেন, টানাটানি করিতে গেলে হেমাজ্গিনীরই জয় হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যেকার বিরোধ অশোভনর্পে আমার সম্মুখে প্রকাশ হইবে।

খিড়াকির ঘাটে যাইতে যাইতে হেমাজিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেপ্লে নাই কেন।" আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "কেন তাহা কী করিয়া জানিব, ঈশ্বর দেন নাই।" হেমাজিনী কহিল, "অবশ্য, তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল।" আমি কহিলাম, "তাহাও অন্তর্যামী জানেন।" বালিকা প্রমাণস্বর্পে কহিল, "দেখো-না, কাকির ভিতরে এত কুটিলতা যে উ'হার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।" পাপপুণ্য সন্খদ্বঃখ দন্ডপ্রকলারের তত্ত্ব নিজেও ব্লিঝ না, বালিকাকেও ব্ল্ঝাইলাম না: কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে তাঁহাকে কহিলাম, তুমিই জান! হেমাজিনী তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা, আমার কথা শ্রনিয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা ব্লিঝ কেহ গ্রাহ্য করে।"

দেখিলাম, স্বামীর ডাক্তারি ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দ্রে ডাক পড়িলে তো যানই না, কাছে কোথাও গেলেও চট্পট্ সারিয়া চলিয়া আসেন। প্রে যথন কর্মের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহে আহার এবং নিদ্রার সময়ে কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যখন-তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশ্যক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যখন ডাক ছাড়িয়া বলেন, 'হিম্ব, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় তো", আমি ব্বিষতে পারি, পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন-দ্ইতিন হেমাজিনী পানের বাটা, তেলের বাটি, সিদ্বরের কোটো প্রভৃতি যথাদিল্ট লইয়া যাইত। কিন্তু, তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছ্বতেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিল্ট দ্রব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি ডাকিতেন, 'হেমাজিগনী, হিম্ব, হিমি"—বালিকা যেন আমার প্রতি একটা কর্ণার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত; একটা আশিক্টা এবং বিষাদে তাহাকে আছেয় করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে ভ্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমার দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম, দাদার দ্ছি তীক্ষ্ম। ব্যাপারটা কির্প চলিতেছে তাহা তাঁহার নিকট গোপন করা প্রায় অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড়ো কঠিন বিচারক। তিনি লেশমার অন্যায়কে ক্ষমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধীর্পে দাঁড়াইবেন, ইহাই আমি সবচেয়ে ভয় করিতাম। আমি অতিরিক্ত প্রফ্ল্লতা দ্বারা সমস্ত আচ্ছের করিয়া রাখিলাম। আমি বেশি কথা বলিয়া, বেশি ব্যুস্তসমস্ত হইয়া, অত্যুক্ত ধ্মধাম করিয়া চারিদিকে যেন একটা ধ্লা উড়াইয়া রাখিবার চেণ্টা করিলাম। কিন্তু, সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বাভাবিক যে তাহাতেই আরও বেশি ধরা পড়িবার কারণ হইল। কিন্তু, দাদা বেশিদিন থাকিতে পারিলেন না, আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রকাশ্য র্ঢ়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদায় লইবার পূর্বে পরিপূর্ণ স্নেহের সহিত

আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন; মনে মনে একাগ্রচিত্তে কী আশীর্বাদ করিলেন তাহা ব্যঝিতে পারিলাম; তাঁহার অশ্র্র আমার অশ্রমিক্ত কপোলের উপর আসিয়া পড়িল।

মনে আছে সেদিন চৈত্রমাসের সন্ধ্যাবেলায় হাটের বারে লোকজন বাডি ফিরিয়া যাইতেছে। দূর হইতে বৃণ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটি-ভেজা গন্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাণ্ড হইয়াছে: সংগঢ়াত সাথিগণ অন্ধকার মাঠের মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকুল ঊধর্বকণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শয়নগুহে যতক্ষণ আমি একলা থাকি ততক্ষণ প্রদীপ জনালানো হয় না, পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় র্ধারয়া উঠে বা কোনো দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্জান অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়িয়া আমার অনন্ত অন্ধজগতের জগদীশ্বরকে ডাকিতে-ছিলাম, বলিতেছিলাম, "প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় यथन त्रीय ना, जथन এই जनाथ जन्म इमराय रामणीरक श्रामभर्ग मूरे राएज तरक চাপিয়া ধরি: বুক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তব্ব তুফান সামলাইতে পারি না; আমার আর কত পরীক্ষা করিবে, আমার কতট্টকুই বা বল।" এই বলিতে বলিতে অশ্র উচ্ছবসিত হইয়া উঠিল, খাটের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সমস্তাদন ঘরের কাজ করিতে হয়। হেমাজিগনী ছায়ার মতো কাছে কাছে থাকে, বুকের ভিতরে যে-অগ্রু ভরিয়া উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না। অনেকদিন পরে আজ চোখের জল বাহির হইল। এমন সময় দেখিলাম, খাট একটা, নড়িল, মান্ব চলার উস্থ্ন্ শব্দ হইল এবং মুহ্তপেরে হেমাজিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অণ্ডল দিয়া আমার চোথ মহাইয়া দিতে লাগিল। সে যে সন্ধ্যার আরন্তে কী ভাবিয়া কখন আসিয়া খাটেই শুইয়াছিল, আমি জানিতে পারি नारे। प्र এकि श्रम्ने कित्रल ना. आमिल जाराक कारना कथारे विल्लाम ना। रम भीरत भीरत তाহाর भीতल रूम्ठ **आ**यात ललाएँ त्र्लारेंग्रा मिरठ लागिल। ইতিমধ্যে কখন মেঘগর্জন এবং মুষলধারে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড় হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না: বহুকাল পরে একটি সুক্রিশ্ব শান্তি আসিয়া আমার জবরদাহদ প হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

পর্রাদন হেমাভিগনী কহিল, "কাকি, তুমি যদি বাড়ি না যাও আমি আমার কৈবর্তদাদার সভেগ চলিলাম, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।" পিসিমা কহিলেন, "তাহাতে কাজ কী, আমিও কাল যাইতেছি; একসভেগই যাওয়া হইবে। এই দেখ্ হিম্ব, আমার অবিনাশ তোর জন্যে কেমন একটি ম্ব্রুল-দেওয়া আংটি কিনিয়া দিয়াছে।" বলিয়া সগর্বে পিসিমা আংটি হেমাভিগনীর হাতে দিলেন। হেমাভিগনী কহিল, "এই দেখা কাকি, আমি কেমন স্বন্দর লক্ষ্য করিতে পারি।" বলিয়া জানলা হইতে তাক করিয়া আংটি খিড়কি প্রকুরের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। পিসিমা রাগে দ্বংথে বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। আমাকে বারন্দ্রার করিয়া হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন, "বউমা, এই ছেলেমান্যির কথা অবিনাশকে খবরদার বলিয়ো না; ছেলে আমার তাহা হইলে মনে দ্বঃখ পাইবে। মাথা খাও, বউমা।" আমি কহিলাম, "আর বলিতে হইবে না পিসিমা, আমি কোনো কথাই বলিব না।"

পর্নিদেন যাত্রার প্রেব হেমাজিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দিদি, আমাকে মনে রাখিস।" আমি দুই হাত বারুবার তাহার মুখে বুলাইয়া কহিলাম, "অন্ধ কিছু ভোলে না, বোন; আমার তো জগৎ নাই, আমি কেবল মন লইয়াই আছি।" বলিয়া তাহার মাথাটা লইয়া একবার আদ্বাণ করিয়া চুম্বন করিলাম। ঝর্ঝর্ করিয়া তাহার কেশরাশির মধ্যে আমার অশ্র করিয়া পড়িল।

হেমাণিগনী বিদায় লইলে আমার প্থিবীটা শ্বন্ধ হইয়া গৈল—সে আমার প্রাণের মধ্যে যে সোগন্ধ্য সোল্দর্য সংগীত যে উজ্জ্বল আলো এবং যে কোমল তর্ণতা আনিয়াছিল তাহা চলিয়া গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারিদিকে, দ্বই হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, কোথায় আমার কী আছে! আমার স্বামী আসিয়া বিশেষ প্রফ্বলতা দেখাইয়া কহিলেন, "ই'হারা গেলেন, এখন বাঁচা গেল, একট্ব কাজকর্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।" ধিক্ ধিক্, আমাকে। আমার জন্য কেন এত চাতুরী। আমি কি সতাকে ডরাই। আমি কি আঘাতকে কখনো ভয় করিয়াছি। আমার স্বামী কি জানেন না? যখন আমি দ্বই চক্ষ্ব দিয়াছিলাম তখন আমি কি শাত্তমনে আমার চিরান্ধকার গ্রহণ করি নাই?

এতদিন আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল. আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান সূজন হইল। আমার স্বামী ভূলিয়াও কখনো হেমাণিগনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না যেন তাঁহার সম্পকীয় সংসার হইতে হেমাণ্গিনী একেবারে লুক্ত হইয়া গেছে. যেন সেখানে সে কোনোকালে লেশমাত্র রেখাপাত করে নাই। অথচ পত্র দ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন. তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম: যেমন পুরুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একট্র প্রবেশ করে সেই দিনই পন্মের ডাঁটায় টান পড়ে, তেমনি তাঁহার ভিতরে একট্র যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয় সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি। কবে তিনি খবর পাইতেন এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু অগোচর ছিল না। কিন্তু, আমিও তাঁহাকে তাহার কথা শুধাইতে পারিতাম না। আমার অন্ধকার হৃদয়ে সেই যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল স্কুলর তারাটি ক্ষণকালের জন্য উদয় হইয়াছিল তাহার একটা খবর পাইবার এবং তাহার কথা আলোচনা করিবার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে মুহুতের জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দ্বন্ধনার মাঝখানে বাক্যে এবং বেদনায় পরিপূর্ণে এই একটা নীরবতা অটল ভাবে বিরাজ করিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল. "মাঠাকর্ন, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবামশায় কোথায় যাইতেছেন?" আমি জানিতাম, একটা কী উদ্যোগ হইতেছে; আমার অদ্ভাকাশে প্রথম কিছ্মিন ঝড়ের প্রেকার নিস্তখ্যতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘ আসিয়া জমিতেছিল, সংহারকারী শংকর নীরব অখ্যালির ইিখ্যতে তাঁহার সমস্ত প্রলয়শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড়ো করিতেছেন, তাহা আমি ব্রবিতে পারিতেছিলাম। ঝিকে বিলোলাম. "কই, আমি তো এখনও কোনো থবর পাই নাই।" ঝি আর-কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বামী আসিয়া কহিলেন, "দুরে এক জায়গায় আমার ডাক পড়িয়াছে. কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধ করি ফিরিতে দিন-দুইতিন বিলম্ব হইতে পারে।"

আমি শষ্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "কেন আমাকে মিথ্যা বলিতেছ।" আমার স্বামী কন্পিত অস্ফুট কপ্ঠে কহিলেন, "মিথ্যা কী বলিলাম।" আমি কহিলাম, "তুমি বিবাহ করিতে ষাইতেছ!" তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ ঘরে কোনো শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম, "একটা উত্তর দাও। বলো, হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।"

তিনি প্রতিধননির ন্যায় উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।" আমি কহিলাম, "না, তুমি যাইতে পারিবে না। তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব। এ যদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্মী; কী জন্য আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম।"

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। আমি মাটিতে পড়িয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, "আমি তোমার কী অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার চুটি হইয়াছে, অন্য স্ক্রীতে তোমার কিসের প্রয়োজন। মাথা খাও, সত্য করিয়া বলো।"

তখন আমার প্রামী ধীরে ধীরে কহিলেন, "সতাই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভ্র করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভ্রানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব ক্রিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।"

"আমার ব্বকের ভিতরে চিরিয়া দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নর্বাববাহের বালিকা বই কিছ্ব নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, প্জা করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দ্বঃসহ দ্বঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড়ো করিয়া তুলিয়ো না— আমাকে সর্ববিষয়ে তোমার পায়ের নিচে রাখিয়া দাও।"

আমি কী কী কথা বলিয়াছিলাম সে কি আমার মনে আছে। ক্ষুব্ধ সম্দুর্ কি নিজের গর্জন নিজে শ্রনিতে পায়। কেবল মনে পড়ে বলিয়াছিলাম, "যদি আমি সতী হই তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্মশপথ লংঘন করিতে পারিবে না। সে-মহাপাপের প্রবে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।" এই বলিয়া আমি ম্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যথন আমার মূর্ছা ভঙ্গ হইয়া গেল তখনও রাত্রিশেষের পাথি ডাকিতে আরুভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গেছেন।

আমি ঠাকুরঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্জায় বসিলাম। সমস্তদিন আমি ঘরের বাহির হইলাম না। সদ্ধ্যার সময়ে কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম না য়ে, "হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করো।" আমি কেবল একাল্ডমনে বলিতে লাগিলাম, "ঠাকুর, আমার অদ্ভেট যাহা হইবার তা হউক, কিল্ডু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিব্তু করো।" সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরিদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। এই অনিদ্রা-অনাহারে কে আমাকে বল দিয়াছিল জানি না, আমি পাষাণম্তির সম্মুখে পাষাণম্তির মতোই বসিয়া ছিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে দ্বার-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। দ্বার ভাঙিয়া যথন ঘরে লোক প্রবেশ করিল তখন আমি মুদ্রিত হইয়া পড়িয়া আছি।

মূর্ছাভণে শ্নিলাম, "দিদি।" দেখিলাম, হেমাগ্গিনীর কোলে শ্রইরা আছি। মাথা নাড়িতেই তাহার নৃতন চেলি খস্খস্ করিরা উঠিল। হা ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শ্নিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল। হেমাণ্যিনী মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, তোমার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

প্রথম একম্হতে কাঠের মতো হইয়া প্রক্ষণেই উঠিয়া বসিলাম; কহিলাম, "কেন আশীর্বাদ করিব না, বোন। তোমার কী অপরাধ।"

হেমাজিনী তাহার স্ক্রমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না. আর আমি করিলেই অপরাধ?"

হেমাজিনীকে জড়াইরা ধরিরা আমিও হাসিলাম। মনে মনে কহিলাম, জগতে আমার প্রার্থনাই কি চ্ডাল্ড। তাঁহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে। যে-আঘাত পড়িরাছে সে আমার মাথার উপরেই পড়্ক, কিল্তু হদরের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস আছে, সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব।

হেমাজিনী আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আমার পায়ের ধর্লা লইল। আমি কহিলাম, "তুমি চিরসেভাগাবতী, চিরসর্খিনী হও।"

হেমা গিনী কহিল, "কেবল আশীর্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগ্নীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহাকে লঙ্জা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি।"

আমি কহিলাম, "আনো।"

কিছ্মুক্ষণ পরে আমার ঘরে নতেন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সন্দেহ প্রশন শ্বনিলাম, "ভালো আছিস, কুম্?"

আমি বৃহত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "দাদা!"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "দাদা কিসের। কান মলিয়া দাও, ও তোমার ছোটো ভুগনীপতি।"

তথন সমসত ব্রিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না; মা নাই, তাঁহাকে অন্নয় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমিই তাঁহার বিবাহ দিলাম। দ্বই চক্ষ্ব বাহিয়া হ্বহু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছ্বতেই থামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিলেন; হেমাঙিগনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘুম হইতেছিল না; আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে দ্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। লজ্জা এবং নৈরাশ্য তিনি কির্পভাবে সম্বরণ করিবেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতিধীরে দ্বার খ্রালিল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার দ্বামীর পদশব্দ। বক্ষের মধ্যে হুৎপিণ্ড আছাড খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে ঘাইতেছিলাম। সেদিন আমি যখন নৌকায় উঠিয়াছিলাম, আমার ব্কের মধ্যে যে কী পাথর চাপিয়াছিল তাহা অভ্তর্যামী জানেন; যখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয়ও ইইতেছিল, সেইসঙেগ ভাবিতেছিলাম, ধদি ডুবিয়া যাই তাহা হইলেই আমার উন্ধার হয়। মথ্রগঞ্জে পেণছিয়া শ্বিলাম, তাহার প্রাদিনেই তোমার দাদার সঙ্গে হেমাভিগনীর বিবাহ হইয়া গেছে। কী লঙ্জায় এবং কী আন্দেদ

নৌকায় ফিরিয়াছিলাম তাহা বিলতে পারি না। এই কয়দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া ব্রিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোনো সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই, আমি তোমার ঘরের গ্রিণী আমি সামানা নারী মাত।"

স্বামী কহিলেন, "আমারও একটা অন্বরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বালিয়া কখনো অপ্রতিভ করিয়ো না।"

প্রদিন হ্লারের ও শৃংখধননিতে পাড়া মাতিয়া উঠিল। হেমাণিগনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে, প্রভাতে রাত্রে, নানা প্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল; নির্যাতনের আর সীমা রহিল না, কিল্তু তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কী ঘটিয়াছিল, কেহ তাহার লেশমার উল্লেখ করিল না।

পৌষ ১৩০৫

## সদর ও অন্দর

বিপিনকিশোর ধনীগ্রহে জন্মিয়াছিলেন, সেইজন্য ধন যে পরিমাণে ব্যয় করিতে জানিতেন তাহার অর্ধেক পরিমাণেও উপার্জন করিতে শেখেন নাই। স্বৃতরাং যে গ্রহে জন্ম সে গ্রহে দীর্ঘকাল বাস করা ঘটিল না।

স্কুনর স্কুমারম্তি তর্ণ য্বক, গানবাজনায় সিন্ধহস্ত, কাজকর্মে নিরতিশয় অপট্; সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। জীবনযাত্রার পক্ষে জগল্লাথদেবের রথের মতো অচল; যের্প বিপ্লে আয়োজনে চলিতে পারেন সের্প আয়োজন সম্প্রতি বিপিনকিশোরের আয়ন্তাতীত।

সোভাগ্যক্রমে রাজা চিত্তরঞ্জন কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্স্ হইতে বিষয় প্রাপত হইয়া শথের থিয়েটার ফাঁদিবার চেফটা করিতেছেন এবং বিপিনকিশোরের স্কুদর চেহারা ও গান গাহিবার ও গান তৈয়ারি করিবার ক্ষমতায় ম্বর্ণধ হইয়া, তাহাকে সাদরে নিজের অন্করশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

রাজা বি-এ পাস। তাঁহার কোনোপ্রকার উচ্চ্ছেলতা ছিল না। বড়োমান্ব্যের ছেলে হইয়াও নিয়মিত সময়ে এমন-কি নির্দিন্ট স্থানেই শয়ন ভোজন করিতেন। বিপিনকিশোরকে হঠাও তাঁহার নেশার মতো লাগিয়া গেল। তাঁহার গান শ্রনিতেও তাঁহার রচিত গীতিনাট্য আলোচনা করিতে করিতে ভাত ঠান্ডা হইতে থাকে, রাত বাড়িয়া যায়। দেওয়ানজি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার সংযতস্বভাব মনিবের চরিত্রদোষের মধ্যে কেবল ঐ বিপিনকিশোরের প্রতি অতিশয় আস্তি।

রানী বসন্তকুমারী স্বামীকে তর্জন করিয়া বিললেন, "কোথাকার এক লক্ষ্মী-ছাড়া বানর আনিয়া শরীর মাটি করিবার উপক্রম করিয়াছে, ওটাকে দরে করিতে পারিলেই আমার হাড়ে বাতাস লাগে।"

রাজা য্বতী স্থার ঈর্ষায় মনে মনে একট্ব খ্রিশ হইতেন, হাসিতেন; ভাবিতেন, মেয়েরা যাহাকে ভালোবাসে কেবল তাহাকেই জানে। জগতে যে আদরের পাত্র অনেক গ্রণী আছে, স্থালোকের শাস্ত্রে সে কথা লেখে না। যে লোক তাহার কানে বিবাহের মন্ত্র পড়িয়াছে সকল গ্রণ তাহার এবং সকল আদর তাহারই জন্য।

স্বামীর আধঘণ্টা খাবার সময় অতীত হইয়া গেলে অসহ্য হয়, আর, স্বামীর আগ্রিতকে দ্বে করিয়া দিলে তাহার একম্বিট অল্ল জ্বটিবে না, এ সম্বন্ধে সে সম্প্র্ণ উদাসীন। স্বীলোকের এই বিবেচনাহীন পক্ষপাত দ্বেণীয় হইতে পারে, কিন্তু চিত্তরপ্তানের নিকট তাহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল না। এইজন্য তিনি ষখন-তখন বেশিমান্রায় বিপিনের গ্রণগান করিয়া স্বীকে খ্যাপাইতেন ও বিশেষ আমোদ বোধ করিতেন।

এই রাজকীয় খেলা বেচারা ঘিপিনের পক্ষে স্বিধাজনক হয় নাই। অন্তঃপ্রের বিম্খতায় তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থায় পদে পদে কণ্টক পড়িতে লাগিল। ধনী-গ্রের ভৃত্য আশ্রিত ভদ্রলোকের প্রতি স্বভাবতই প্রতিক্ল; তাহারা রানীর আক্রোশে সাহস পাইয়া ভিতরে ভিতরে বিপিনকে অনেকপ্রকার উপেক্ষা দেখাইত।

রানী একদিন প্রটেকে ভর্ণসনা করিয়া কহিলেন, "তোকে যে কোনো কাজেই পাওয়া যায় না, সমস্ত দিন করিস কী।"

নে কহিল, রাজার আদেশে বিপিনবাব,র সেবাতেই তাহার দিন কাটিয়া যায়। রানী কহিলেন, "ইস্, বিপিনবাব, যে ভারি নবাব দেখিতেছি।"

পর্দিন হইতে প্রটে বিপিনের উচ্ছিত ফেলিয়া রাখিত; অনেকসময় তাহার অন্ন ঢাকিয়া রাখিত না। অনভাসত হস্তে বিপিন নিজের অন্নের থালি নিজে মাজিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে উপবাস দিল; কিন্তু ইহা লইয়া রাজার নিকট নালিশ ফরিয়াদ করা তাহার স্বভাববির্দ্ধ। কোনো চাকরের সহিত কলহ করিয়া সে আত্মাবমাননা করে নাই। এইর্পে বিপিনের ভাগ্যে সদর হইতে আদর বাড়িতে লাগিল, অন্দর হইতে অবজ্ঞার সীমা রহিল না।

এ দিকে স্ভদ্রাহরণ গীতিনাট্য রিহার্শালশেষে প্রস্তৃত। রাজবাটির অংগনে তাহার অভিনয় হইল। রাজা স্বয়ং সাজিলেন কৃষ্ণ, বিপিন সাজিলেন অর্জুন। আহা, অর্জুনের যেমন কণ্ঠ তেমনি রূপ। দর্শকগণ 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল।

রাবে রাজা আসিয়া বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অভিনয় দেখিলে।"

রানী কহিলেন, "বিপিন তো বেশ অজ্বন সাজিয়াছিল। বড়োঘরের ছেলের মতো তাহার চেহারা বটে, এবং গলার স্বরটিও তো দিব্য।"

রাজা বলিলেন, "আর, আমার চেহারা বৃঝি কিছুই নয়, গলাটাও বৃঝি

রানী বলিলেন, "তোমার কথা আলাদা।" বলিয়া প্রনরায় বিপিনের অভিনয়ের কথা পাড়িলেন।

রাজা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্ছ্বসিত ভাষায় রানীর নিকট বিপিনের গুণগান করিয়াছেন; কিন্তু অদ্য রানীর মুখের এইট্রকুমাত্র প্রশংসা শ্বনিয়া তাঁহার মনে হইল, বিপিনটার ক্ষমতা যে পরিমাণে, অবিবেচক লোকে তদপেক্ষা তাহাকে ঢের র্নোশ বাড়াইয়া থাকে। উহার চেহারাই বা কী, আর গলাই বা কী এমন। কিয়ৎকাল প্রের্ব তিনিও এই অবিবেচকশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন: হঠাৎ কী কারণে তাঁহার বিবেচনাশক্তি বাড়িয়া উঠিল।

পর্রাদন হইতে বিপিনের আহারাদির স্বাবস্থা হইল। বসন্তকুমারী রাজাকে কহিলেন, "বিপিনকে কাছারি ঘরে আমলাদের সহিত বাসা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। হাজার হউক, একসময়ে উহার অবস্থা ভালো ছিল।"

রাজা কেবল সংক্ষেপে উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "হাঁঃ!"

রানী অন্রোধ করিলেন, "খোকার অম্প্রাশন উপলক্ষে আর-একদিন থিয়েটার দেওয়া হউক।" রাজা কথাটা কানেই তুলিলেন না।

একদিন ভালো কাপড় কোঁচানো হয় নাই বলিয়া রাজা প্রটে চাকরকে ভংগনা করাতে সে কহিল, "কী করিব, রানীমার আদেশে বিপিনবাব্র বাসন মাজিতে ও সেবা করিতেই সময় কাটিয়া যায়।"

রাজা রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ইস্, বিপিনবাব, তো ভারি নবাব হইয়াছেন, নিজের বাসন বুনি নিজে মাজিতে পারেন না।"

বিপিন প্রনম বিষক হইয়া পডিল।

রানী রাজাকে ধরিয়া পড়িলেন, সন্ধ্যাবেলায় তাঁহাদের সংগীতালোচনার সময় পাশের ঘরে থাকিয়া পর্দার আড়ালে তিনি গান শ্রনিবেন, বিপিনের গান তাঁহার ভালো লাগে। রাজা অনতিকাল পরেই প্র্বিং অত্যন্ত নিয়মিত সময়ে শ্রনভোজন আরুভ করিলেন। গানবাজনা আর চলে না।

রাজা মধ্যাকে জমিদারি-কাজ দেখিতেন। একদিন সকাল সকাল অশ্তঃপর্রে গিয়া দেখিলেন, রানী কী একটা পড়িতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী পড়িতেছ।"

রানী প্রথমটা একট্ব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "বিপিনবাব্র একটা গানের খাতা আনাইয়া দ্বটো-একটা গানের কথা ম্বখন্থ করিয়া লইতেছি; হঠাৎ তোমার শ্ব মিটিয়া গিয়া আর তো গান শ্বনিবার জো নাই।" বহ্বপূর্বে শখটাকে সম্লে বিনাশ করিবার জন্য রানী যে বহ্ববিধ চেন্টা করিয়াছিলেন সে কথা কেহ তাঁহাকে সমরণ করাইয়া দিল না।

পর্রাদন বিপিনকে রাজা বিদায় করিয়া দিলেন; কাল হইতে কী করিয়া কোথায় তাঁহার অন্নমন্থিট জনুটিবে সে সম্বন্ধে কোনো বিবেচনা করিলেন না।

দ্বংখ কেবল তাহাই নহে, ইতিমধ্যে বিপিন রাজার সহিত অকৃত্রিম অন্বরণে আবন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; বেতনের চেয়ে রাজার প্রণয়টা তাঁহার কাছে অনেক বেশি দামি হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, কী অপরাধে যে হঠাৎ রাজার হদ্যতা হারাইলেন, অনেক ভাবিয়াও বিপিন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। এবং দীর্ঘানিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার প্রাতন তন্ত্রাটিতে গেলাপ পরাইয়া বন্ধহুখীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন; যাইবার সময় রাজভৃত্য প্রেটকে তাঁহার শেষ সম্বল দ্বুইটি টাকা প্রক্ষার দিয়া গেলেন।

আষাঢ ১৩০৭

## উদ্ধার

গোরী প্রাচীন ধনীবংশের পরমাদেরে পালিতা স্বন্দরী কন্যা। স্বামী পরেশ হীনাবস্থা হইতে সম্প্রতি নিজের উপার্জনে কিণ্ডিং অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। যতদিন তাহার দৈন্য ছিল ততদিন কন্যার কন্ট হইবে ভয়ে শ্বশ্র শাশ্রভি স্বীকে তাঁহার বাড়িতে পাঠান নাই। গোরী বেশ-একট্ব বয়স্থা হইয়াই পতিগ্হে আসিয়াছিল।

বোধ করি এই-সকল কারণেই পরেশ স্ক্রী য্বতী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ন্তগম্য বলিয়া বোধ করিতেন না এবং বোধ করি সন্দিশ্ধ স্বভাব তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে।

পরেশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র শহরে ওকালতি করিতেন: ঘরে আত্মীয়ন্বজন বড়ো কেই ছিল না, একাকিনী ক্ষ্মীর জন্য তাঁহার চিত্ত উদ্বিশ্ন হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন হঠাৎ অসময়ে তিনি আদালত হইতে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রথম প্রথম স্বামীর এইর্প আকস্মিক অভ্যুদয়ের কারণ গোরী ঠিক ব্যবিতে পারিত না।

মাঝে মাঝে অকারণ পরেশ এক-একটা করিয়া চাকর ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। কোনো চাকর তাঁহার আর দীর্ঘকাল পছন্দ হয় না। বিশেষত অস্ক্রিধার আশ্বন্দক করিয়া যে চাকরকে গোরী রাখিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিত, তাহাকে পরেশ এক ম্বৃহ্ত পথান দিতেন না। তেজস্বিনী গোরী ইহাতে যতই আঘাত বোধ করিত স্বামী ততই অস্থির হইয়া এক-এক সময়ে অস্ভূত ব্যবহার করিতে থাকিতেন।

অবশেষে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া যখন দাসীকে গোপনে ডাকিরা পরেশ নানাপ্রকার সন্দিশ্ধ জিজ্ঞাসাবাদ আরুল্ড করিলেন তখন সে-সকল কথা গোরীর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। অভিমানিনী স্বল্পভাষিণী নারী অপুমানে আহত সিংহিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উদ্দীণ্ড হইতে লাগিলেন এবং এই উন্মন্ত সন্দেহ দম্পতির মাঝখানে প্রলয়খজাের মতাে পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

গৌরীর কাছে তাঁহার তীব্র সন্দেহ প্রকাশ পাইয়া যখন একবার লজ্জা ভাঙিয়া গেল, তখন পরেশ স্পন্টতই প্রতিদিন পদে পদে আশংকা ব্যক্ত করিয়া স্থাীর সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল এবং গৌরী যতই নির্ত্তর অবজ্ঞা এবং কষাঘাতের ন্যায় তীক্ষ্যকটাক্ষ দ্বারা তাঁহাকে আপাদমস্তক যেন ক্ষতিবক্ষত করিতে লাগিল, ততই তাঁহার সংশ্রমন্ততা আরও যেন বাডিবার দিকে চলিল।

এইর্প স্বামীস্থ হইতে প্রতিহত হইয়া প্রহীনা তর্নী ধর্মে মন দিল। হরিসভার নবীন প্রচারক ব্রহ্মচারী প্রমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া মন্দ্র লইল এবং তাঁহার নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্নিতে আরম্ভ করিল। নারীহৃদয়ের সমসত ব্যর্থ স্নেহ প্রেম কেবল ভক্তি-আকারে প্র্ঞীভূত হইয়া গ্রেব্দেবের পদতলে সমপিতি হইল।

পরমানন্দের সাধ্চরিত্র সম্বন্ধে দেশবিদেশে কাহারো মনে সংশয়মাত্র ছিল না ।

সকলে তাঁহাকে প্রজা করিত। পরেশ ই'হার সম্বন্ধে মৃথ ফ্রটিয়া সংশয় প্রকাশ করিতে পারিতেন না বালিয়াই তাহা গৃহত ক্ষতের মতো ক্রমশ তাঁহার মর্মের নিকট পর্যক্ত খনন করিয়া চালিয়াছিল।

একদিন সামান্য কারণে বিষ উল্গীরিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর কাছে পরমানন্দকে উল্লেখ করিয়া 'দুন্চরিত্র ভণ্ড' বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, "তোমার শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথপ্র ক বলো দেখি, সেই বক্ধার্মিককে তুমি মনে মনে ভালোবাস না।"

দলিত ফণিনীর ন্যায় মুহ্বতের মধ্যেই উদগ্র হইয়া মিথ্যা স্পর্ধা দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া গোরী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "ভালোবাসি, তুমি কী করিতে চাও করো।" পরেশ তংক্ষণাং ঘরে তালাচাবি লাগাইয়া তাহাকে রুদ্ধ করিয়া আদালতে চলিয়া গেল।

অসহ্য রোষে গোরী কোনোমতে ন্বার উন্মোচন করাইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরমানন্দ নিভৃত ঘরে জনহীন মধ্যাকে শাস্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ অমেঘ-বাহিনী বিদ্যুল্লতার মতো গোরী ব্রহ্মচারীর শাস্ত্রাধ্যয়নের মাঝখানে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

গুরু কহিলেন, "এ কী।"

শিষ্য কহিল, "গর্রুদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলো, তোমার সেবারতে আমি জীবন উৎসূর্গ করিব।"

পরমানন্দ কঠোর ভর্ণসনা করিয়া গোরীকে গৃহে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু, হায় গ্রেদেব, সেদিনকার সেই অকস্মাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন অধ্যয়নসূত্র আর কি তেমন করিয়া জোড়া লাগিতে পারিল।

পরেশ গ্রে আসিয়া ম্রুদ্বার দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে আসিয়াছিল।"

শ্রী কহিল, "কেহ আসে নাই, আমি গ্রেদেবের গ্রেহ গিয়াছিলাম।"

পরেশ মুহূর্তকাল পাংশ্ব এবং পরক্ষণেই রক্তবর্ণ হইয়া কহিলেন, 'কেন গিয়াছিলে।"

গৌরী কহিল, "আমার খুশি।"

সেদিন হইতে পাহারা বসাইয়া স্ত্রীকে ঘরে রুম্থ করিয়া পরেশ এমনি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে, শহরময় কুৎসা রটিয়া গেল।

এই-সকল কুৎসিত অপমান ও অত্যাচারের সংবাদে প্রমানন্দের হরিচিন্তা দ্র হইয়া গেল। এই নগর অবিলম্বে পরিত্যাগ করা তিনি কর্তব্য বোধ করিলেন, অথচ উৎপীড়িতকে ফেলিয়া কোনোমতেই দ্রে যাইতে পারিলেন না। সম্যাসীর এই কয়দিনকার দিনরাত্রের ইতিহাস কেবল অন্তর্যামীই জানেন।

অবশেষে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া গোরী একদিন পত্র পাইল, "বংসে, আলোচনা করিয়া দেখিলাম, ইতিপ্রের্ব অনেক সাধনী সাধকরমণী কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সংসারের অত্যাচারে হরিপাদপদ্ম হইতে তোমার চিত্ত বিক্ষিপত হইয়া থাকে, তবে জানাইলে ভাবানের সহায়তায় তাঁহার সেবিকাকে উদ্ধার করিয়া প্রভুর অভয় পদারবিদ্দে উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইব। ২৬শে ফালগ্রন ব্রধবারে অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় ইচ্ছা করিলে তোমাদের প্রুক্রিণীতারে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।"

গোরী পদ্রথান কেশে বাধিয়া খোঁপার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল। ২৬শে ফাল্ডন্ন মধ্যাহে দ্নানের প্রের্ব চুল খ্লিবার সময় দেখিল, চিঠিখানি নাই। হঠাৎ সন্দেহ হইল, হয়তো চিঠিখানি কখন বিছানায় দ্খালত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা তাঁহার দ্বামীর হদ্তগত হইয়াছে। দ্বামী সে পদ্র-পাঠে দ্বায় দেখ হইতেছে মনে করিয়া গোরী মনে মনে একপ্রকার জ্বালাময় আনন্দ অনুভব করিল; কিন্তু তাহার শিরোভূষণ পদ্রখানি পাষণ্ডহদ্তদ্পশোলাঞ্ছিত হইতেছে, এ কল্পনাও তাহার সহ্য হইল না। দ্বতপদে দ্বামীগ্রহে গেল।

দেখিল, স্বামী ভূতলে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে, মুখ দিয়া ফেনা পড়িতেছে, চক্ষ্বতারকা কপালে উঠিয়াছে। দক্ষিণ বন্ধমর্নিট হইতে প্রথানি ছাড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইল।

ডাক্তার আসিয়া কহিল, আপোপেলিক্স— তথন রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

সেইদিন মফস্বলে পরেশের একটি জর্বরি মকদ্দমা ছিল। সন্ন্যাসীর এতদ্রে পতন হইয়াছিল যে, তিনি সেই সংবাদ লইয়া গোরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তৃত হইয়াছিলেন।

সদ্যবিধবা গোরী ষেমন বাতায়ন হইতে গ্রেব্দেবকে চোরের মতো প্রুক্রিণীর তটে দেখিল, তংক্ষণাং বজ্রচিকতের ন্যায় দৃষ্টি অবনত করিল। গ্রেব্ যে কোথা হইতে কোথায় নামিয়াছেন, তাহা যেন বিদ্যুতালোকে সহসা এই ম্বৃহ্তে তাহার হৃদয়ে উম্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গ্রুর ডাকিলেন, "গোরী।"

গৌরী কহিল, "আসিতেছি, গ্রুব্দেব।"

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পরেশের বন্ধ্বণ যখন সংকারের জন্য উপস্থিত হইল দেখিল, গোরীর মৃতদেহ স্বামীর পাশ্বে শ্যান। সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। আধ্নিক কালে এই আশ্চর্য সহমরণের দৃষ্টান্তে সতীমাহাত্ম্যে সকলে স্ত্তিত হইয়া গেল।

শ্রাবণ ১৩০৭

## **मूर्व** फि

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া, তাহা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগে নৈটিভ ডাক্তার, পর্নালসের থানার সম্ম্বথে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আন্বগত্য ছিল দারোগাবাব্দের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না, স্তরাং নর ও নারায়ণের দ্বারা মান্বেষর যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার স্বগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আথিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এই-সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবতীর সংখ্যে আমার একটা বিশেষ বন্ধত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রার তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু, শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমপ্রণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে ন্তন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শ্ভলগনই ব্যর্থ হইল। আমারই চোথের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দোলায় চড়িল, আমি কেবল বর্ষাত্রীর দলে বাহিরবাড়িতে মিন্টার খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছ্মু স্মৃবিধামত টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব, এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর-একটি শুভকমের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজ্মদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাং মারা গিয়াছে, শত্রপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে প্রলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইরাছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধ্বও বটে, কোনোমতে উন্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনও সদর কখনও খিড়িকি দরজা দিয়া অনাহত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "ব্যাপারটা বড়ো গ্রন্তর।" দ্বটো-একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম, কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশ্বর মতো কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহ্না, কন্যার অন্ত্যোগ্টিসংকারের স্থােগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী কর্ণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।" আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, "যা যা, তোর এত খবরে দরকার কী।"

এইবার সংপাত্রে কন্যাদানের পথ স্বপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহিণীনাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহাষ্য করিতে আসিল। সর্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্র খাটিতে লাগিল।

গায়ে-হল্বদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলাউঠায় ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেণ্টার পর নিষ্ফল ঔষধের শিশিগব্লা ভূতলে ফেলিয়া ছ্বটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম, "মাপ করো দাদা, এই পাষণ্ডকে মাপ করো। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।"

হরিনাথ শশবাসত হইয়া কহিল, "ডাক্টারবাব্র, করেন কী, করেন কী। আপনার কাছে আমি চিরঋণী, আমার পায়ে হাত দিবেন না।"

আমি কহিলাম, "নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।"

এই বলিয়া সর্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ওগো, আমি

এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি, ভগবান আমার শশীকে রক্ষা কর্ন।"

বিলয়া হরিনাথের চটিজন্তা খ্রিলয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম; বৃশ্ধ ব্যুস্তসমুস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জনুতা কাড়িয়া লইল।

পরিদিন দশটা-বেলায় গায়ে-হল্বদের হরিদ্রাচিক্র লইয়া শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার প্রদিনেই দারোগাবাব, কহিলেন, "ওহে, আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেলো। দেখাশ্বনার তো একজন লোক চাই?"

মানুষের মর্মাণিতক দুঃখশোকের প্রতি এর্প নিষ্ঠ্র অপ্রদা শয়তানকেও শোভা পার না। কিন্তু, নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষ্যম্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে, কোনো কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধ্র্যু সেই দিন যেন আমাকে চাব্রুক মারিয়া অপমান করিল।

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক, কর্মচক্র চলিতেই থাকে। আগেকার মতোই ক্ষ্ধার আহার, পরিধানের বন্দ্র, এমন-কি, চুলার কাষ্ঠ এবং জ্বতার ফিতা পর্যব্ত পরিপূর্ণে উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই কর্ণ কপ্টের প্রশন বাজিতে থাকে. "বাবা, ঐ ব্জো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।" দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম, আমার দ্বধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বন্ধকি জোতজমা মহাজনের হাত হইতে উন্ধার করিয়া দিলাম।

কিছ্মিন সদ্যশোকের দ্বঃসহ বেদনায় নির্জান সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হইত, আমার কোমলহুদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠার দ্বুষ্কর্মে পরলোকে কোনোমতেই শান্তি পাইতেছে না। সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলই আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, বাবা, কেন এমন করিলে।

কিছ্ম্দিন এমনি হইয়াছিল, গরিবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ করিতে পারিতাম না। কোনো ছোটো মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত আমার শশীই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্ণা বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তথন পরের বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের খেত এবং গ্রের অংগনপাশ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোররাত্রি হইতে ব্লিট শ্রের্ হইয়াছে, এখনও বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারিবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাব্রুদের পান্সির মাঝি সামান্য বিলম্বট্রুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উম্পত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপ্রে এর্প দ্রোণে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার প্রাতন ছাতাটি খ্লিয়া দেখিত তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না, এবং একটি ব্যপ্ত কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্ণির ছাঁট হইতে সয়ত্বে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারস্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শ্ন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় মৄখখানি সমরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুদ্ধ শয়নঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরেয় দ্বংখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন

রাখিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শ্ন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া ব্বেকর মধ্যে হ্ব হ্ব করিতে লাগিল। বাহিরে বড়োলোকের ভৃত্যের তর্জনম্বর শ্বনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সংবরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নোকায় উঠিবার সময় দেখি, থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কোপীন পরিয়া বৃণ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী রে।" উত্তরে শ্র্নিলাম, গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দ্রগ্রাম হইতে বহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবন্দ্র খ্লিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারি কাছারির অসহিষ্ট্র মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনও সেই লোকটা ব্যকের কাছে হাত পা গ্রটাইয়া বসিয়া বিসিয়া ভিজিতেছে; দারোগাবাব্র দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন-অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগাঁর তাগিদে প্নবার বাহির হইলাম। সন্ধার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনও লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বিসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মনুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে, এই নদাঁ, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পিচ্চিল প্থিবীটা স্বশ্নের মতো। বারম্বার প্রশেনর দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্দেটবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ট্যাঁকে কিছ্ন আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরিব, তাহার কিছ্ন নাই। কন্দেটবল বলিয়া গেছে, 'খাক্র বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক।"

এমন দৃশ্য প্রেও অনেকবার দেখিয়াছি, কখনও কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর কর্ণা-গদ্গদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার আকাশ জর্ড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ঐ কন্যাহারা বাক্যহীন চাবার অপরিমেয় দৃঃখ আমার ব্বেকর পাঁজরগ্বলাতে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

দারোগাবাব্ব বেতের মোড়ায় বিসয়া আরামে গ্রুড়গর্বাড় টানিতেছিলেন। তাঁহার কন্যাদায়গ্রহত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাদ্বরের উপর বিসয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চীংকার করিয়া বলিলাম, "আপনারা মান্য না পিশাচ?" বলিয়া আমার সমহত দিনের উপার্জনের টাকা ঝনাং করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, "টাকা চান তো এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন; এখন এই লোকটাকে ছ্বটি দিন, ও কন্যার সংকার করিয়া আস্বক।"

বহ্ন উৎপীড়িতের অশ্রন্সেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাং হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের ব্যান্ধিল্রংশ লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেবটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

#### ফেল

ল্যাজা এবং মন্ডা, রাহন এবং কেতু, পরম্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেইরকম। প্রাচীন হালদার বংশ দৃই খন্ডে পৃথক হইয়া প্রকান্ড বসত-বাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরম্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে: কেহ কাহারও মন্খদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ একবংশজাত, একবর্য়াস, এক ইস্কুলে যায় এবং পারিবারিক বিশ্বেষ ও রেষারেষিতেও উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য।

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশ্বনা ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা খাদ্য ও সাজসঙ্জা সম্বন্ধে ছেলের সর্বপ্রকার শথ তিনি খাতাপত্র ও ইম্কুল-বইয়ের নিচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দর বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যন্ত ফিট্ফাট্ করিয়া সাজাইয়া ইস্কুলে পাঠাইতেন, আনা-তিনেক জলপানিও সংখ্য দিতেন; নন্দ ভাজা মসলা ও কুলপির বরফ, লাঠিম ও মার্বলগ্যলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের ন্বারা যশুস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে মনে পরাভব অন্বভব করিয়া নলিন কেবলই ভাবিত, নন্দর বাবা যদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত, তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু, সের্প স্থোগ ঘটিবার প্রে ইতিমধ্যে নন্দ বংসরে বংসরে প্রাইজ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ইস্কুলের কর্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল। বাপ তাহাকে অন্য ইস্কুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মাস্টার রাখিলেন, ঘুমের সময় হইতে একঘন্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাস করিতে করিতে বি-এ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন ফেল করিতে করিতে এন্ট্রান্স্ ক্লাসে জাঁতিকলের ইশ্বরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।

এমনসময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বংসর মেয়াদ খাটিয়া এন্ট্রান্স্ ক্লাস হইতে তাহার মৃত্তি হইল এবং স্বাধীন নলিন আংটি বোতাম ঘড়ির-চেনে আদ্যোপান্ত ঝক্মক্ করিয়া নন্দকে নিরতিশয় নিন্প্রভ করিয়া দিবার চেন্টা করিতে লাগিল। এন্ট্রান্স্ ফেলের জর্ড় চৌঘর্ড়, বি-এ পাসের একঘোড়ার গাড়িকে অনায়াসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি. ওয়েলার ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এ দিকে নলিন এবং নন্দর বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা, সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে যাহার উপমা মেলা ভার, তাহার জর্ড়ি এবং তাহার স্থ্রীর কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

সবচেয়ে ভালোর জন্য যাহার আকাষ্ক্রা, অনেক ভালো তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কাছাকাছি কোনো মেয়েকেই নলিন পছন্দ করিয়া খতম করিতে সাহস করিল না; পাছে আরো ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর-কাহারও ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল, রাওলাপি ডিতে এক প্রবাসী বাঙালীর এক প্রমাস্করী মেয়ে আছে। কাছের স্করীর চেয়ে দ্রের স্করীকে বেশি লোভনীয় বলিয়া মনে হয়। নলিন মাতিয়া উঠিল, খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনানো হইল। কন্যাটি স্করী বটে। নলিন কহিল, "যিনি যাই কর্ন, ফস্ করিয়া রাওলাপি ছি ছাড়াইয়া যাইবেন এমন সাধ্য কাহারও নাই। অন্তত এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, এ মেয়ে তো আমরা প্রেই দেখিয়াছিলাম, পছন্দ হয় নাই বলিয়া সম্বন্ধ করি নাই।"

কথাবার্তা তো প্রায় একপ্রকার দ্থির, পানপত্রের আয়োজন হইতেছে, এমন-সময় একদিন প্রাতে দেখা গেল, ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্র থালার উপর বিবিধ উপটোকন লইয়া দাসীচাকরের দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে।

নলিন কহিল, "দেখে এসো তো হে, ব্যাপারখানা কী।"

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধরে জন্য পানপত্র যাইতেছে।

নলিন তৎক্ষণাৎ গন্তুগন্তি টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, "খবর নিতে হচ্ছে তো।"

তৎক্ষণাৎ গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড়্ছড়্ শব্দে দত্ত ছত্তিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কলকাতার মেয়ে, কিন্তু খাসা মেয়ে।"

নলিনের বুক দমিয়া গেল, কহিল, "বল কী হে।"

হাজরা কেবলমাত্র কহিল, "খাসা মেয়ে।"

নলিন বলিল, "এ তো দেখতে হচ্ছে।"

পারিষদ বলিল, "সে আর শস্তটা কী।" বলিয়া তর্জানী ও অণ্যনুষ্ঠে একটা কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

স্বযোগ করিয়া নলিন মেয়ে দেখিল। যতই মনে হইল, এ মেয়ে নন্দর জন্য একেবারে স্থির হইয়া গেছে ততই বোধ হইতে লাগিল, মেরোট রাওলাপিণ্ডজার চেয়ে ভালো দেখিতে। দ্বিধাপীড়িত হইয়া নলিন পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ঠেকছে হে।"

হাজরা কহিল, "আজে, আমাদের চোখে তো ভালোই ঠেকছে।" নলিন কৃহিল, "সে ভালো কি এ ভালো।"

राজরা বলিল, "এ-ই ভালো।"

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পল্লব তাহার চেয়ে আরও একট্ব যেন ঘন; তাহার রঙটা ইহার চেয়ে একট্ব যেন বেশি ফ্যাকাশে, ইহার গৌরবর্ণে একট্ব যেন হলদে আভায় সোনা মিশাইয়াছে। ইহাকে তো হাতছাড়া করা যায় না।

নলিন বিমর্যভাবে চিত হইয়া গ্রুড়গ্র্ড় টানিতে টানিতে কহিল, "ওহে হাজরা, কী করা যায় বলো তো।"

হাজরা বলিল, "মহারাজ, শক্তটা কী।" বলিয়া প্রনশ্চ অভগ্রেষ্ঠে তর্জনীতে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা যখন সতাই সশব্দে বাজিয়া উঠিল তখন ষথোচিত ফল হইতে বিশ্বন্থ হইল না। কন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া বরের পিতার সহিত তুম্বল ঝগড়া বাধাইলেন। বরের পিতা বলিলেন, "তোমার কন্যার সহিত আমার প্রের যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি, ইত্যাদি। কন্যার পিতা আরও একগ্নণ অধিক করিয়া বলিলেন, "তোমার প্রত্রের সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্ব মাত্র না করিয়া নলিন নন্দকে ফাঁকি দিয়া শ্ভলেশেন শ্বভবিবাহ সম্বর সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এবং হাসিতে হাসিতে হাজরাকে বলিল, "বি-এ পাস করা তো একেই বলে। কী বলো হে হাজরা। এবারে আমাদের ও বাড়ির বড়োবাব্ব ফেল।"

অনতিকাল পরেই ননীগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে হলুদ।

নলিন কহিল, "ওহে হাজরা, খবর লও তো পাত্রীটি কে।" হাজরা আসিয়া খবর দিল, পাত্রীটি সেই রাওলিপিন্ডির মেয়ে।

রাওলাপিশ্চির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নালন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ও বাড়ির বড়োবাব, আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পাত্রীটিকে বিবাহ করিতেছেন। হাজরাও বিস্তর হাসিল।

কিন্তু, উত্তরোত্তর নলিনের হাসির আর জোর রহিল না। তাহার হাসির মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। একটি ক্ষ্মুদ্র সংশয় তীক্ষ্ম স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল, "আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল। শেষকালে নন্দর কপালে জ্বটিল।" ক্ষ্মুদ্র সংশয় ক্রমশই রম্ভস্ফীত জোঁকের মতো বড়ো হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বরও মোটা হইল। সে বলিল, "এখন আর কোনোমতেই ইহাকে পাওয়া ঘাইবে না, কিন্তু আসলে ইহাকে দেখিতে ভালো। ভারি ঠকিয়াছ।"

অন্তঃপর্রে নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার দ্বীর ছোটোখাটো সমস্ত খ্রুত মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, দ্বীটা ভাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলপিণ্ডিতে যথন সম্বন্ধ হইতেছিল তথন নলিন সেই কন্যার যে ফোটো পাইয়াছিল, সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। "বাহবা, অপর্প র্প-মাধ্রী। এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠেলিয়াছি, আমি এত বড়ো গাধা।"

বিবাহসন্ধ্যায় আলো জনলাইয়া বাজনা বাজাইয়া জন্ডিতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নিলন শন্ইয়া পড়িয়া গৃড়গৃন্ডি হইতে যংসামান্য সান্থনা আকর্ষণের নিজ্জল চেন্টা করিতেছে এমন সময় হাজরা প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জ্মাইবার উপক্রম করিল।

নলিন হাঁকিল, "দরোয়ান!"

হাজরা তটস্থ হইয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া দিল।

বাব, হাজরাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "অব্হি ইস্কো কান পকড়কে বাহার নিকাল দো।"

আশ্বিন ১৩০৭

# ণ্ডভদ্বষ্টি

কান্তিচন্দ্রের বয়স অলপ, তথাপি স্ত্রীবিয়োগের পর ন্বিতীয় স্ত্রীর অনুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিয়া পশ্বপক্ষী-নিকারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘ ক্নশ কঠিন লঘ্বন্বার, তীক্ষ্ম দ্ভিট, অব্যর্থ লক্ষ্য, সাজসজ্জায় পশ্চিমদেশীর মতো; সঙ্গে সঙ্গে কুম্তিগির হীরা সিং, ছক্কনলাল, এবং গাইয়ে বাজিয়ে খাঁসাহেব, মিঞাসাহেব অনেক ফিরিয়া থাকে; অকর্মণ্য অনুচর-পরিচরেরও অভাব নাই।

দুই-চারিজন শিকারী বন্ধবান্ধব লইয়া অদ্বানের মাঝামাঝি কান্ডিচন্দ্র নৈদিঘির বিলের ধারে শিকার করিতে গিয়াছেন। নদীতে দুইটি বড়ো বোটে তাঁহাদের বাস, আরও গোটা-তিনচার নৌকায় চাকরবাকরের দল গ্রামের ঘাট ঘিরিয়া বিসয়া আছে। গ্রামবধ্দের জল তোলা, স্নান করা প্রায় বন্ধ। সমস্ত দিন বন্দুকের আওয়াজে জলস্থল কম্পমান, সন্ধ্যাবেলায় ওস্তাদি গলার তানকর্তবে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা তিরোহিত।

একদিন সকালে কাল্ডিচন্দ্র বোটে বসিয়া বন্দুকের চোগু স্বত্বে পরিজ্বার করিতেছেন, এমনসময় অনতিদ্রের হাঁসের ডাক শ্র্নিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটি বালিকা দ্বই হাতে দ্বহীট তর্ব হাঁস বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ঘাটে আনিয়াছে। নদীটি ছোটো, প্রায় স্রোতহীন, নানাজাতীয় শৈবালে ভরা। বালিকা হাঁস দ্বইটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া একেবারে আয়ন্তের বাহিরে না যায় এইভাবে গ্রুতসতর্ক স্নেহে তাহাদের আগলাইবার চেণ্টা করিতেছে। এট্বুকু ব্ব্বা গেল, অন্য দিন সে তাহার হাঁস জলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু সম্প্রতি শিকারীর ভয়ে নিশ্চিন্ত-চিত্তে রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না।

মেয়েটির সৌন্দর্য নির্বাতশন্ত্র নবীন, যেন বিশ্বকর্মা তাহাকে সদ্য নির্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বয়স ঠিক করা শন্ত। শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা যে, সংসার কোথাও যেন তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। সে যে যৌবনে পা ফেলিয়াছে এখনও নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পেণছে নাই।

কাণ্ডিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দ্রক সাফ করায় ঢিল দিলেন। তাঁহার চমক লাগিয়া গেল। এমন জায়গায় এমন মুখ দেখিবেন বিলয়া কখনও আশা করেন নাই। অথচ, রাজার অন্তঃপ্রের চেয়ে এই জায়গাতেই এই মুখখানি মানাইয়াছিল। সোনার ফ্রলদানির চেয়ে গাছেই ফ্রলকে সাজে। সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রোদ্রে নদীতীরের বিকশিত কাশবর্নাট ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আন্বিনের আসল্ল আগমনীর একটি আনন্দছেবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনীতীরে তর্ণ পার্বতী কখনও কখনও এমন হংসশিশ্ব বক্ষে লইয়া আসিতেন, কালিদাস সে কথা লিখিতে ভূলিয়াছেন।

এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি ভীতত্রত হইয়া কাঁদো-কাঁদো মুখে তাড়াতাড়ি হাঁস দুটিকৈ বুকে তুলিয়া লইয়া অব্যক্ত আর্তস্বরে ঘাট ত্যাগ করিয়া চলিল। কান্তিচন্দ্র কারণসন্ধানে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি রসিক পারিষদ কোতৃক করিয়া বালিকাকে ভয় দেখাইবার জন্য হাঁসের দিকে ফাঁকা বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে। কান্তিচন্দ্র পাশ্চাৎ হইতে বন্দক্ক কাড়িয়া লইয়া হঠাৎ তাহার গালে সশব্দে প্রকান্ড একটি চপেটাঘাত করিলেন, অকস্মাৎ রসভাগ হইয়া লোকটা সেইখানে ধপ্ করিয়া বিসয়া পড়িল। কান্তি প্রনরায় কামরায় আসিয়া বন্দকে সাফ করিতে লাগিলেন।

সেইদিন বেলা প্রহর-তিনেকের সময় গ্রামপথের ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া শিকারীর দল শস্যক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বন্দ্রকের আওয়াজ করিয়া দিল। কিছু দুরে বাঁশঝাড়ের উপর হইতে কী একটা পাখি আহত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভিতরের দিকে পড়িয়া গেল।

কোত্হলী কান্তিচন্দ্র পাখির সন্ধানে ঝোপঝাড় ভেদ করিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটি সচ্ছল গৃহস্থাঘর, প্রাণগণে সারি সারি ধানের গোলা। পরিচ্ছর বৃহৎ গোয়ালঘরের কুলগাছতলায় বসিয়া সকালবেলাকার সেই মেয়েটি একটি আহত ঘ্যা ব্কের কাছে তুলিয়া উচ্ছন্তিত হইয়া কাঁদিতেছে এবং গামলার জলে অগুল ভিজাইয়া পাখির চপ্ত্বপুটের মধ্যে জল নিংড়াইয়া দিতেছে। পোষা বিড়ালটা তাহার কোলের উপর দৃহই পা তুলিয়া উধর্বমুখে ঘ্যাটির প্রতি উৎস্কুক দ্ভিপাত করিতেছে; বালিকা মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকাগ্রভাগে তর্জনী-আঘাত করিয়া ল্বশ্ধ জন্তর অতিরিক্ত আগ্রহ দমন করিয়া দিতেছে।

পঙ্গ্লীর নিশ্তশ্থ মধ্যাহে একটি গৃহস্থপ্রাণ্গণের সচ্ছল শান্তির মধ্যে এই কর্ণচ্ছবি এক মৃহতেই কান্তিচন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। বিরলপঞ্লব গাছটির ছায়া ও রৌদ্র বালিকার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অদ্বরে আহারপরির্গত পরিপ্রুট গাভী আলস্যে মাটিতে বসিয়া শৃণ্গ ও প্রুছ-আন্দোলনে পিঠের মাছি তাড়াইতেছে; মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়ে ফিস্ ফিস্ কথার মতো নৃত্ন উত্তরবাতাসের খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছে। সেদিন প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে যাহাকে বনশ্রীর মতো দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাহে নিশ্তব্ধ গোষ্ঠ-প্রাণ্গদছায়ায় তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।

কাণিতচন্দ্র বন্দন্ক-হন্তে হঠাৎ এই ব্যথিত বালিকার সম্মন্থে আসিয়া অত্যন্ত কুণিঠত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল, ষেন বামালসন্থ চোর ধরা পড়িলাম। পাথিটি যে আমার গ্রনিতে আহত হয় নাই, কোনোপ্রকারে এই কৈফিয়তট্বকু দিতে ইচ্ছা হইল। কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে কুটির হইতে কে ডাকিল, "সন্ধা।" বালিকা যেন চমকিত হইয়া উঠিল। আবার ডাক পড়িল, "সন্ধা।" তথন সে তাড়াতাড়ি পাখিটি লইয়া কুটিরমন্থে চলিয়া গেল। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন, নামটি উপযুক্ত বটে। সন্ধা!

কান্তি তথন দলের লোকের হাতে বন্দ্রক রাখিয়া সদর পথ দিয়া সেই কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একটি প্রোঢ়বয়স্ক ম্র্নিডতম্থ শান্তম্তি রাহ্মণ দাওয়ায় বসিয়া হরিভদ্তিবিলাস পাঠ করিতেছেন। ভদ্তিমন্ডিত তাঁহার ম্বের স্বাভার স্নিশ্ব প্রশান্ত ভাবের সহিত কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার দয়ার্দ্র ম্বের সাদ্শ্য অন্ভব করিলেন।

কান্তি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "তৃষ্ণা পাইয়াছে ঠাকুর. এক ঘটি জল পাইতে পারি কি।"

রাহমণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভার্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ভিতর হইতে পিতলের রেকাবিতে কয়েকটি বাতাসা ও কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া স্বহস্তে অতিথির সম্মুখে রাখিলেন। কান্তি জল খাইলে পর রাহাণ তাঁহার পরিচয় লইলেন। কান্তি পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ঠাকর আপনার যদি কোনো উপকার করিতে পারি তো কৃতার্থ হই।"

নবান বাঁড়, জ্যে কহিলেন, "বাবা, আমার আর কী উপকার করিবে। তবে স্থা বাঁলয়া আমার একটি কন্যা আছে, তাহার বয়স হইতে চাঁলল, তাহাকে একটি সৎপাত্রে দান করিতে পারিলেই সংসারের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি। কাছে কোথাও ভালো ছেলে দেখি না, দ্বে সন্ধান করিবার মতো সামর্থাও নাই; ঘরে গোপীনাথের বিশ্রহ আছে, তাঁহাকে ফেলিয়া কোথাও যাই নাই।"

কান্তি কহিলেন, "আপনি নৌকায় আমার সহিত সাক্ষাং করিলে পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।"

এ দিকে কান্তির প্রেরিত চরগণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা স্থার কথা যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল সকলেই একবাক্যে কহিল, এমন লক্ষ্মীস্বভাবা কন্যা আর হয় না।

পর্যদিন নবীন বোটে উপস্থিত হইলে কান্তি তাঁহাকে ভূমিণ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং জানাইলেন, তিনিই ব্রাহমণের কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছমুক আছেন। ব্রাহমণ এই অভাবনীয় সোভাগ্যে রম্ধকণ্ঠে কিছমুক্ষণ কথাই কহিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, কিছমু একটা শ্রম হইয়াছে। কহিলেন, "আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে?"

কান্তি কহিলেন, "আপনার যদি সম্মতি থাকে, আমি প্রস্তৃত আছি।" নবীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বাকৈ?"—উত্তরে শ্রনিলেন, "হাঁ।" নবীন স্থিরভাবে কহিলেন, "তা দেখাশোনা—"

কান্তি যেন দেখেন নাই, ভান করিয়া কহিলেন, "সেই একেবারে শন্তদ্ভির সময়।"

নবীন গদগদকপ্ঠে কহিলেন, "আমার সন্ধা বড়ো সন্শীলা মেয়ে, রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজে অদ্বিতীয়। তুমি যেমন না দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ তেমনি আশীর্বাদ করি, আমার সন্ধা পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মণ্গল কর্ক। কখনও মনুহ্তের জন্য তোমার পরিতাপের কারণ না ঘট্ক।"

কান্তি আর বিলম্ব করিতে চাহিলেন না, মাঘ মাসেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

পাড়ার মজ্মদারদের প্রোতন কোঠাবাড়িতে বিবাহের স্থান নির্দিশ্ট হইরাছে। বর হাতি চড়িয়া মশাল জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত।

শত্রুদ্দির সময় বর কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। নতিশির টোপর-পরা চন্দনচার্চত স্থাকে ভালো করিয়া যেন দেখিতে পাইলেন না। উদ্বেলিত হৃদয়ের আনন্দে চোখে যেন ধাঁধা লাগিল।

বাসরঘরে পাড়ার সরকারি ঠানদিদি যখন বরকে দিয়া জাের করিয়া মেয়ের ঘােমটা খােলাইয়া দিলেন তখন কাদিত হঠাং চমকিয়া উঠিলেন।

এ তো সেই মেয়ে নয়। হঠাৎ বৃকের কাছ হইতে একটা কালো বছ্র উঠিয়া তাঁহার মহিতত্ককে যেন আঘাত করিল, মৃহ্তের্ত বাসরন্বরের সমহত প্রদীপ যেন অন্ধকার হইয়া গেল এবং সেই অন্ধকার লাবনে নববধ্র মৃথখানিকেও যেন কালিমালিশ্ত করিয়া দিল।

কান্তিচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলেন; সেই প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অশ্ভূত পরিহাসে অদ্ত তুড়ি দিয়া ভাঙিয়া দিল। কত ভালো ভালো বিবাহের প্রশ্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত আত্মীন-বন্ধবদের সান্নায় অন্রোধ অবহেলা করিয়াছেন; উচ্চকুট্নিবতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, র্পখ্যাতির মোহ সমস্ত কাটাইয়া অবশেষে কোন্-এক অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে বিলের ধারে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে এতবড়ো বিড়ম্বনা, লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কী করিয়া।

শ্বশারের উপরে প্রথমটা রাগ হইল। প্রতারক এক মেরে দেখাইয়া আর-এক মেরের সহিত আমার বিবাহ দিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, নবীন তো তাঁহাকে বিবাহের প্রের্ব কন্যা দেখাইতে চান নাই এমন নয়, তিনি নিজেই দেখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধির দোষে যে এতবড়ো ঠকাটা ঠকিয়াছেন সে লঙ্জার কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

ঔষধ যেন গিলিলেন কিন্তু মুখের তারটা বিগড়াইয়া গেল। বাসরঘরের ঠাট্টা আমোদ কিছুই তাঁহার কাছে রুচিল না। নিজের এবং সর্বসাধারণের প্রতি রাগে তাঁহার সর্বাণ্য জনলিতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পাশ্ব বির্তানী বধ্ অব্যক্ত ভীত স্বরে চমিকিয়া উঠিল। সহসা তাহার কোলের কাছ দিয়া একটা খরগোশের বাচ্চা ছুটিয়া গেল। পরক্ষণেই সেদিনকার সেই মেয়েটি শশকশিশ্ব অন্বসরণপূর্বক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া একান্ত স্নেহে আদর করিতে লাগিল। "ঐ রে, পার্গাল আসিয়াছে" বিলয়া সকলে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। সে দ্রুক্ষেপমান্ত না করিয়া ঠিক বরকন্যার সম্মুখে বিসয়া শিশ্বর মতো কোত্হলে কী হইতেছে দেখিতে লাগিল। বাড়ির কোনো দাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইবার চেণ্টা করিলে বর ব্যুস্ত হইয়া কহিলেন, "আহা, থাক্-না, বস্কুন"

মেরেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "তোমার নাম কী।"

সে উত্তর না দিয়া দর্বলতে লাগিল। ঘরস্বন্ধ রমণী হাসিয়া উঠিল। কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাঁসদর্টি কত বড়ো হইল।" অসংকোচে মেয়েটি নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হতবৃদ্ধি কান্তি সাহসপূর্বক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই ঘুঘু আরাম হইয়াছে তো?" কোনো ফল পাইলেন না। মেয়েরা এমনভাবে হাসিতে লাগিল যেন বর ভারি ঠিকিয়াছেন।

অবশেষে প্রশ্ন করিয়া খবর পাইলেন, মেয়েটি কালা এবং বোবা, পাড়ার যত পশ্পক্ষীর প্রিয়সভিগনী। সেদিন সে যে স্থা ডাক শ্নিনয়া উঠিয়া ঘরে গিয়াছিল সে তাঁহার অন্মান মাত্র, তাহার আর কোনো কারণ ছিল।

কান্তি তখন মনে মনে চমকিয়া উঠিলেন। যাহা হইতে বণ্ডিত হইয়া প্ৰিবীতে তাঁহার কোনো সুখ ছিল না, শুভদৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিব্রাণ পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, যদি এই মেয়েটির বাপের কাছে যাইতাম এবং সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনা অনুসারে কন্যাটিকে কোনোমতে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেণ্টা করিত!

ষতক্ষণ আয়ন্তচ্যুত এই মেয়েটির মোহ তাঁহার মনটিকে আলোড়িত করিতেছিল ততক্ষণ নিজের বধ্টি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া ছিলেন। নিকটেই আর কোথাও কিছু, সাম্থনার কারণ ছিল কি না তাহা অনুসম্ধান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অমনি সমুস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দা ছিল্ল হইয়া পড়িয়া গেল। দ্রের আশা দ্র হইয়া নিকটের জিনিসগর্নল প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। স্গভীর পরিপ্রাণের নিশ্বাস ফোলিয়া কান্তি লজ্জাবনত বধ্র ম্থের দিকে কোনো-এক স্থোগে চাহিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে ষথার্থ শ্ভদ্ণি ইইল। চর্মচক্ষ্র অন্তরালবতী মনোনেত্রের উপর হইতে সম্পত বাধা খসিয়া পড়িল। হদয় হইতে এবং প্রদীপ হইতে সম্পত আলোক বিচ্ছ্রিত হইয়া একটিমান্র কোমল স্কুমার ম্থের উপরে প্রতিফলিত হইল; কান্তি দেখিলেন, একটি স্নিশ্ব শ্রী, একটি শান্ত লাবণ্যে ম্থ্থানি মন্ডিত। ব্রিলেন, নবীনের আশীর্বাদ সার্থক হইবে।

আশ্বিন ১৩০৭

### যভেশ্বরের যজ

এক সময় যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালোই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙা কোঠা-বাড়িটাকে সাপব্যাঙ-বাদ্বড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবদ্গীতা লইয়া কাল্যাপন করিতেছেন।

এগারো বংসর প্রে তাঁহার মেয়েটি যখন জন্মিয়াছিল তখন বংশের সোভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষকলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেইজন্য সাধ করিয়া মেয়ের নাম
রাখিয়াছিলেন কমলা। ভাবিয়াছিলেন, যদি এই কোশলে ফাঁকি দিয়া চণ্ডলা
লক্ষ্মীকে কন্যার্পে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন। লক্ষ্মী সে ফন্দিতে ধরা দিলেন
না, কিন্তু মেয়েটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড়ো সুন্দরী মেয়ে।

মেরেটির বিবাহ সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরের যে খ্ব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে-কোনো একটি সংপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তৃত ছিলেন। কিন্তৃ তাঁহার জ্যাঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে বড়ো ঘর না হইলে দিবেন না, পণ করিয়া বাসিয়া আছেন। তাঁহার নিজের হাতে অল্প কিছ্ব সংগতি ছিল, ভালো পাত্র পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জ্যাঠাইমার উত্তেজনায় শাস্ত্রাধায়নগর্বাঞ্জত শান্ত পল্লীগৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেন্বর পাত্র-সন্ধানে বাহির হইলেন। রাজশাহিতে তাঁহার এক আত্মীয় উকিলের বাডিতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকিলের মকেল ছিলেন জমিদার গোরস্কর চৌধ্রী। তাঁহার একমাত্র প্র বিভৃতিভ্ষণ এই উকিলের অভিভাবকতায় কলেজে পড়াশ্না করিত। ছেলেটি কখন যে মেয়েটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন।

কিন্তু প্রজাপতির চক্রান্ত যজ্ঞেশ্বরের ব্রিঝবার সাধ্য ছিল না। তাই বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনোপ্রকার দ্রাশা স্থান পায় নাই। নিরীহ যজ্ঞেশ্বরের অনপ আশা, অলপ সাহস; বিভূতির মতো ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকিলের ষত্নে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহার বৃদ্ধি-সৃদ্ধি না থাক্, বিষয়-আশয় আছে। পাস একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরিতে ৩,২৭৫, টাকা খাজনা দিয়া থাকে। পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেরেটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিন্টার ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গেল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শ্রনিলেন। যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে তাঁহাকেও কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষ্ধার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছু খাইল না। কাহারও সহিত ভালো করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চলিয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় উকিলবাব, বিভূতির কাছ হইতে এক পত্র পাইলেন।
মর্মটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড়ো পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ
করিতে উৎসক্র।

উকিল ভাবিলেন, "এ তো বিষম মুশকিলে পড়িলাম। গোরস্করবাব্ ভাবিবেন, আমিই আমার আত্মীয়কন্যার সহিত তাঁহার ছেলের বিবাহের চক্রান্ত করিতেছি।"

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং প্রেণ্ড পার্রাটর সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবতী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবকমহাশয় পড়াশ্না ছাড়া আর-কোনো দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শ্রনিয়া রাগে বিভূতির জেদ চার গুণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে এমন সময় একদিন যজ্ঞেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বর বাসত হইয়া কহিলেন, "এসো বাবা, এসো।" কিন্তু, কোথায় বসাইবেন, কী খাওয়াইবেন, কিছ্নুই ভাবিয়া পাইলেন না। এখানে নাটোরের কাঁচাগোল্লা কোথায়!

বিভূতিভূষণ যখন স্নানের পুবে রোয়াকে বাসিয়া তেল মাখিতেছেন তখন জ্যাঠাইমা তাঁহার রজতার্গারিনভ গোর প্রুট দেহটি দেখিয়া মুপ্ম হইলেন। যজ্জেশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি।" ভীরু যজ্জেশ্বর বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "সে কি হয়!"

জ্যাঠাইমা কহিলেন, "কেন হইবে না। চেষ্টা করিলেই হয়।" এই বলিয়া তিনি বাথানপাড়ার গোয়ালাদের ঘর হইতে ভালো ছানা ও ক্ষীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলজ্জে সসংকোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। যজ্ঞেশ্বর আনন্দে ব্যাকুল হইয়া জ্যাঠাইমাকে সন্সংবাদ দিলেন।

জ্যাঠাইমা শান্ত মনুখে কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে বাপন্ন, কিন্তু তুমি একটন্ ঠান্ডা হও।" তাঁহার পক্ষে এটা কিছনুই আশাতীত হয় নাই। যদি কমলার জন্য এক দিক হইতে কাবনুলের আমীর ও অন্য দিক হইতে চীনের সম্রাট তাঁহার দ্বারুষ্থ হইত তিনি আশ্চর্য হইতেন না।

ক্ষীণাশ্বাস যজ্ঞেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখো বাবা, আমার সকল দিক যেন নগুট না হয়।"

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাঁহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরস্ক্রর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলেটিকে মনে মনে বিশেষ খাতির করিতেন। তাঁহার কোনো আচরণে বা মতে পাছে তাঁহার ছেলের কাছে স্মিক্ষা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে এই সংকোচ তিনি দরে করিতে পারিতেন না। তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক পত্র যেন বাপকে মনে মনে ধিক্কার না দেয়, যেন

অশিক্ষিত বাপের জন্য তাহাকে লজ্জিত না হইতে হয়, এ চেণ্টা তাঁহার সর্বদা ছিল। কিন্তু তব্ যথন শ্রনিলেন, বিভূতি দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত, তথন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতশিরে চুপ করিয়া রহিল। তথন গৌরস্ক্রর কিণ্ডিং শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বালতেছি। তা মনে করিয়ো না। নিজের ছেলেকে লইয়া বেহাইয়ের সঙ্গে দরদস্তুর করিতে বাসব, আমি তেমন ছোটো লোক নই। কিন্তু বড়ো ঘরের মেয়ে চাই।"

বিভূতিভূষণ ব্র্ঝাইয়া দিলেন, যজেশ্বর সম্ভ্রাণ্ডবংশীয়, সম্প্রতি গরিব হইয়াছেন।

গোরস্বন্দর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন কিন্তু মনে মনে বজ্ঞেবরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তথন দুই পক্ষে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আর সব ঠিক হইল কিন্তু বিবাহ হইবে কোথায় তাহা লইয়া কিছুতেই নিন্পত্তি হয় না। গোরস্কুদর এক ছেলের বিবাহে খুব ধুমধাম করিতে চান, কিন্তু বুড়াশিবতলার সেই খোড়ো ঘরে সমস্ত ধুমধাম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি জেদ করিলেন, তাঁহারই বাড়িতে বিবাহ-সভা হইবে।

শ্বনিয়া মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কালা জ্বড়িয়া দিলেন। তাঁহাদেরও তো এক সময় স্বাদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিমাখ হইয়াছেন বালিয়া কি সমস্ত সাধ জলাজালি দিতে হইবে, পিতৃপ্রেষের মান বজায় থাকিবে না? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোডো হউক আর যাই হউক. এইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহ-প্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতি-ভূষণের চেন্টায় কন্যাগ্রহেই বিবাহ স্থির হইল।

ইহাতে গোরস্কুদর এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্তার উপর আরও চটিয়া গোলেন। সকলেই দিথর করিলেন, দ্পর্ধিত দরিদ্রকে অপদম্থ করিতে হইবে। বর্ষাত্র যাহা জোটানো হইল তাহা পল্টনবিশেষ। এ সম্বন্ধে গোরস্কুদর ছেলের কোনো প্রাম্প লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। যজ্ঞেশ্বর তাহার স্বল্পাবশিষ্ট যথাসর্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছে। নৃতন আটচালা বাঁধিয়াছে, পাবনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দিধ প্রভৃতি আনাইয়াছে। জ্যাঠাইমা তাঁহার যে গোপন পর্বজির বলে স্বগ্রেই বিবাহপ্রস্তাবে জেদ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ প্রসাটি পর্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় দ্বর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দ্বই দিন আগে হইতে প্রচণ্ড দ্বর্থোগ আরম্ভ হইল। ঝড় যাদ-বা থামে তো বৃণ্টি থামে না, কিছ্কুফণের জন্য যাদ-বা নরম পড়িয়া আসে আবার দ্বিগ্ন বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ-পাচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গৌরস্কুদর প্র হইতেই গ্রিটকতক হাতি ও পালকি স্টেশনে হাজির রাখিয়াছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গোর্র গাড়ির জোগাড় করিতে লাগিলেন। দ্বিদিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না, হাতে পায়ে ধরিয়া দ্বিগ্র ম্লা কব্ল করিয়া যজ্ঞেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরষাতের মধ্যে যাহাদিগকে গোর্র গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগ্র হইল। গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতির পা বিসয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনও বৃণ্টির বিরাম নাই। বরষাত্রগণ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া বিধিবিড়ন্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃণ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটিরে আসিয়া পেণছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গ্রুহ্বামীর বৃক্ দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায়
বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলই বলিতে থাকেন.
"বড়ো কণ্ট দিলাম, বড়ো কণ্ট দিলাম।" যে আটচালা বানাইয়াছিলেন, তাহার
চারি দিক হইতে জল পাড়িতেছে। বৈশাখ মাসে যে এমন গ্রাবণধারা বহিবে তাহা
তিনি স্বপেনও আশুরুকা করেন নাই। গণ্ডগ্রামের ভদ্র অভদু সমুহুত লোকই
যজ্ঞেশ্বরকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিল; সংকীর্ণ স্থানকে তাহারা আরও
সংকীর্ণ করিয়া তুলিল এবং বৃষ্টির কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইয়া
একটি সম্দুম্ম্পেনের মতো গোলমালের উৎপত্তি হইল। পল্লীবৃন্ধগণ ধনী
অতিথিদের সম্মাননার উপযুক্ত উপায় না দেখিয়া যাহাকে তাহাকে ক্রমাগতই জোড়হুহেত বিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অন্তঃপরে লইয়া গেল তখন ক্রুদ্ধ বর্ষান্ত্রীর দল রব তুলিল. তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে, আহার চাই। মুখ পাংশ্বর্ণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর গলায় কাপড় দিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার সাধ্যমত যাহা-কিছ্কু আয়োজন করিয়া-ছিলাম সব জলে ভাসিয়া গেছে।"

দ্রব্যসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক বা ভুগ্নপ্রায় পাকশালায় গালিয়া গ্রিলয়া উনান নিবিয়া একাকার হইয়া গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বুড়াশিবতলা এমন গ্রামই নহে।

গৌরস্কের যজ্জেশ্বরের দ্বর্গতিতে খ্রিশ হইলেন। কহিলেন, "এতগ্রলা মান্বকে তো অনাহারে রাখা যায় না, কিছ্র তো উপায় করিতে হইবে।"

বরষাত্রগণ খেপিয়া উঠিয়া মহা হাঙগামা করিতে লাগিল। কহিল, "আমরা স্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরিয়া এখনি বাড়ি ফিরিয়া যাই।"

যজ্ঞেশ্বর হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "একেবারে উপবাস নয়। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অন্তরের মধ্যে যাহা হইতেছে তাহা অন্তর্যামীই জানেন।"

যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতি দেখিয়া বাথানপাড়ার গোয়ালারা বালয়াছিল, "ভয় কী ঠাকুর, ছানা যিনি যত খাইতে পারেন আমরা জোগাইয়া দিব।" বিদেশের বরষাত্রগণ না খাইয়া ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান; সেই অপমান ঠেকাইবার জন্য গোয়ালারা প্রচুর ছানার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

বরষাত্রগণ প্রামশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যত আবশ্যক ছানা জোগাইতে পারিবে তো?"

যজ্ঞেশ্বর কথণিওং আশান্বিত হইয়া কহিল, "তা পারিব।" "আচ্ছা তবে আনো" বালিয়া বরষাত্রগণ বাসিয়া গেল। গোরস্কুদর বাসলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কোতুক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারি দিকেই প্রকরিণী ভরিয়া উঠিয়া জলে কাদায় একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ বর্ষাত্রগণ তাহা কাঁধ ডিঙাইয়া পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপ্টপ্করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহীন যজ্ঞেশ্বরের চক্ষ্ম জলে ভাসিয়া গেল। বারম্বার সকলের কাছে জোড়হাত করিতে লাগিলেন; কহিলেন, "আমি অতি ক্ষ্মুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্মাতনের যোগ্য নই।"

একজন শ্বেজহাস্য হাসিয়া উত্তর করিল, "মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়।" যজ্জেশ্বরের স্বগ্রামের বৃন্ধগণ বারবার ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার যেমন অবস্থা সেইমতো ঘরে কন্যাদান করিলেই এ দ্বৃগতি ঘটিত না।"

এ দিকে অন্তঃপুরে মেয়ের দিদিমা অকল্যাণশঙ্কাসত্ত্বেও অশ্র সংবরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন, "ভাই, অপরাধ যা হইবার তা তো হইয়া গেছে, এখন মাপ করো, আজিকার মতো শৃত্তকর্ম সম্পন্ন হইতে দাও।"

এ দিকে ছানার অন্যায় অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাণগামা করিতে উদ্যত। পাছে বরষাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশংকায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠান্ডা করিবার জন্য বহুতর চেন্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরষাত্ররা ভাবিল, বর ব্রিঝ রাগ করিয়া অন্তঃপ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুম্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা. আমাদের এ কিরকম ব্যবহার।" বলিয়া একটা ছানার থালা স্বহস্তে লইয়া তিনি পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোয়ালা-দিগকে বলিলেন, "তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও. কাহারও ছানা যদি পাঁকে পড়ে তো সেগুলা আবার পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।"

গোরস্কারের মুখের দিকে চাহিয়া দুই-একজন উঠিবে কি না ইত্সতত করিতেছিল— বিভূতি কহিলেন, "বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে।" গোরস্কার বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পেণছিতে লাগিল।

# উলুখড়ের বিপদ

বাব্দের নায়েব গিরিশ বস্ব অন্তঃপ্রের প্যারী বলিয়া একটি ন্তন দাসী নিয্ত্ত হইয়াছিল। তাহার বয়স অল্প: চরিত্র ভালো। দ্র বিদেশ হইতে আসিয়া কিছ্মিদন কাজ করার পরেই একদিন সে বৃন্ধ নায়েবের অন্বয়াপদ্ভি হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহিণীর নিকট কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। গৃহিণী কহিলেন, "বাছা, তুমি অন্য কোথাও যাও: তুমি ভালোমান্বের মেয়ে, এখানে থাকিলে তোমার স্মবিধা হইবে না।" বলিয়া গোপনে কিছ্ম অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কিন্তু পালানো সহজ ব্যাপার নহে, হাতে পথ-খরচও সামান্য, সেইজন্য প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল, "বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন।" হরিহর কহিলেন, "বিপদ স্বয়ং আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না।"

গিরিশ বস্ব সাষ্টাজ্যে প্রণাম করিয়া কহিল, "ভট্টাচার্যমহাশয়, আপনি আমার ঝি ভাঙাইয়া আনিলেন কেন। ঘরে কাজের ভারি অস্বাবধা হইতেছে।" ইহার উত্তরে হরিহর দ্ব-চারটে সত্য কথা খ্ব শক্ত করিয়াই বাললেন। তিনি মানী লোক ছিলেন, কাহারও খাতিরে কোনো কথা ঘ্রাইয়া বালতে জানিতেন না। নায়েব মনে মনে উল্গতপক্ষ পিপীলিকার সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় খ্ব ঘটা করিয়া পায়ের ধ্লা লইল। দ্ই-চারি দিনের মধ্যেই ভট্টাচার্যের বাড়িতে প্রলিসের সমাগম হইল। গ্হিণীঠাকুরানীর বালিশের নিচে হইতে নায়েবের স্থার একজোড়া ইয়ারিং বাহির হইল। ঝি প্যারী চোর সাবাস্ত হইয়া জেলে গেল। ভট্টাচার্যমহাশয় দেশবিখ্যাত প্রতিপত্তির জোরে চোরাই-মাল রক্ষার অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। নায়েব প্রনশ্চ রাহ্মণের পদধ্লি লইয়া গেল। রাহ্মণ ব্রিকলেন, হতভাগিনীকে তিনি আগ্রয় দেওয়াতেই প্যারীর সর্বনাশ ঘটিল। তাঁহার মনে শেল বিশিধরা রহিল। ছেলেরা কহিল, "জমিজমা বেচিয়া কলিকাতায় যাওয়া যাক, এখানে বড়ো ম্শাকিল দেখিতেছি।" হরিহর কহিলেন, "পৈত্ক ভিটা ছাড়িতে পারিব না, অদ্ভেট থাকিলে বিপদ কোথায় না ঘটে।"

ইতিমধ্যে নায়েব গ্রামে অতিমান্তায় খাজনা বৃদ্ধির চেণ্টা করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইল। হরিহরের সমস্ত রহেন্নান্তর জমা, জমিদারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই। নায়েব তাহার প্রভুকে জানাইল, হরিহরই প্রজাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কহিলেন, "যেমন করিয়া পার ভট্টাচার্যকে শাসন করেয়।" নায়েব ভট্টাচার্যের পদধ্লি লইয়া কহিল, "সামনের ঐ জমিটা পরগনার ভিটার মধ্যে পড়িতেছে; ওটা তো ছাড়িয়া দিতে হয়।" হরিহরে কহিলেন, "সে কী কথা। ও যে আমার বহুকালের রহার।" হরিহরের গৃহপ্রাজ্গণের সংলগ্ন পৈতৃক জমি জমিদারের পরগনার অল্তর্গত বলিয়া নালিশ রুজ্ব হইল। হরিহর বলিলেন, "এ জমিটা তো তবে ছাড়িয়া দিতে হয়, আমি তো বৃদ্ধ বয়সে আদালতে সাক্ষী দিতে পারিব না।" ছেলেরা বলিলা, "বাড়ির সংলগ্ন জমিটাই যদি ছাড়িয়া দিতে হয় তবে ভিটায় টির্ণিকব কী করিয়া।"

প্রাণাধিক পৈতৃক ভিটার মায়ায় বৃদ্ধ কিম্পিতপদে আদালতের সাক্ষামণ্ডে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুন্সেফ নবগোপালবাব্ তাঁহার সাক্ষাই প্রামাণ্য করিয়া মকন্দমা ডিস্মিস্ করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্যের খাস প্রজারা ইহা লইয়া গ্রামে ভারি উৎসবসমারোহ আরম্ভ করিয়া দিল। হরিহর তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন। নায়েব আসিয়া পরম আড়ম্বরে ভট্টাচার্যের পদধ্লি লইয়া গায়ে মাথায় মাখিল এবং আপিল র্জ্ব করিল। উকিলরা হরিহরের নিকট হইতে টাকা লন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বারম্বার আশ্বাস দিলেন, এ মকন্দমায় হারিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। দিন কি কখনও রাত হইতে পারে। শ্রনিয়া হরিহর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বিসয়া রহিলেন।

একদিন জমিদারি কাছারিতে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল, পাঁঠা কাটিয়া নায়েবের বাসায় কালীপ্জা হইবে। ব্যাপারখানা কী। ভট্টাচার্য খবর পাইলেন, আপিলে তাঁহার হার হইয়াছে।

ভট্টাচার্য মাথা চাপড়াইয়া উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসন্তবাব, করিলেন কী। আমার কী দশা হইবে।"

দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল, বসন্তবাব, তাহার নিগ্যে বৃত্তান্ত বলিলেন,

"সম্প্রতি যিনি ন্তন অ্যাডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে মুন্সেফ নবগোপালবাব্র সহিত তাঁহার ভারি খিটিমিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছ্ব করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপালবাব্র রায় পাইবামাত্র উলটাইয়া দিতেছেন; আপনি হারিলেন সেইজন্য।" ব্যাকুল হরিহর কহিলেন, "হাইকোর্টে ইহার কোনো আপিল নাই?" বসন্ত কহিলেন, "জজনাব্র আপিলে ফল পাইবার সম্ভাবনা মাত্র রাখেন নাই। তিনি আপনাদের সাক্ষীকে সন্দেহ করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। হাইকোর্টে তো সাক্ষীর বিচার হইবে না।"

বৃদ্ধ সাশ্রনেত্রে কহিলেন, "তবে আমার উপায়?" উকিল কহিলেন, "উপায় কিছুই দেখি না।"

গিরিশ বস্ব প্রদিন লোকজন সংখ্যে লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহমণের পদধ্লি লইয়া গেল এবং বিদায়কালে উচ্ছবসিত দীঘনিশ্বাসে কহিল, 'প্রভু, তোমারই ইচ্ছা।"

### প্রতিবেশিনী

আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা। যেন শরতের শিশিরাশ্র্পল্বত শেফালির মতো বৃশ্তচ্যুত; কোনো বাসরগ্রের ফ্রশশ্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেব-প্রজার জন্যই উৎসর্গ-করা।

তাহাকে আমি মনে মনে প্জা করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা যে কী ছিল প্জা ছাড়া তাহা অন্য কোনো সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না—পরের কাছে তো নয়ই, নিজের কাছেও না।

আমার অন্তর্গ্গ প্রিয়বন্ধ্ন নবীনমাধব, সেও কিছ্ম জানিত না। এইর্পে এই যে আমার গভীরতম আবেগটিকে গোপন করিয়া নির্মাল করিয়া রাখিয়াছিলাম. ইহাতে আমি কিছ্ম গর্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বৈগ পার্বতী নদীর মতো নিজের জন্মশিখরে আবন্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। কোনো একটা উপায়ে বাহির হইবার চেন্টা করে। অকৃতকার্য হইলে বন্দের মধ্যে বেদনার স্থাটি করিতে থাকে। তাই ভাবিতেছিলাম, কবিতায় ভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু কুন্ঠিতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধ, নবীনমাধবের অকস্মাৎ বিপলে বেগে কবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল, যেন হঠাৎ ভূমিকন্পের মতো।

সে বেচারার এর্প দৈববিপত্তি প্রে কখনও হয় নাই, স্তরাং সে এই অভিনব আন্দোলনের জন্য লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছুরই জোগাড় ছিল না, তব্ সে দমিল না দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কবিতা যেন বৃন্ধ বয়সের ন্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মতো তাহাকে পাইয়া বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সম্বন্ধে সহায়তা ও সংশোধনের জন্য আমার শরণাপন্ন হইল।

কবিতার বিষয়গর্নল ন্তন নহে; অথচ প্রোতনও নহে। অর্থাৎ তাহাকে চির-ন্তনও বলা যায়, চিরপ্রোতন বলিলেও চলে। প্রেমের কবিতা, প্রিয়তমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে হে, ইনি কে।"

নবীন হাসিয়া কহিল, "এখনও সন্ধান পাই নাই।"

নবীন রচিয়তার সহায়তাকার্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম। নবীনের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি আমার রুম্ধ আবেগ প্রয়োগ করিলাম। শাবকহীন মুর্রাগ ষেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম যে, প্রায় পনেরো আনা আমারই লেখা দাঁডাইল।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলে, "ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই, কিন্তু বলিতে পারি না। অথচ তোমার এ-সব ভাব জোগায় কোথা হইতে।"

আমি কবির মতো উত্তর করি, "কল্পনা হইতে। কারণ, সত্য নীরব, কল্পনাই মুখরা। সত্য ঘটনা ভাবস্রোতকে পাথরের মতো চাপিয়া থাকে, কল্পনাই তাহার পথ মুক্ত করিয়া দেয়।"

নবীন গম্ভীরম্থে একট্বখানি ভাবিয়া কহিল, "তাই তো দেখিতেছি। ঠিক বটে।" আবার খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "ঠিক ঠিক।"

প্রেই বলিয়াছি আমার ভালোবাসার মধ্যে একটি কাতর সংকোচ ছিল, তাই নিজের জবানিতে কোনোমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দার মতো মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী মুখ খুনিতে পারিল। লেখাগুলো যেন রসে ভরিয়া উদ্ভাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল।

নবীন বলিল, "এ তো তোমারই লেখা। তোমারই নামে বাহির করি।" আমি কহিলাম, "বিলক্ষণ। এ তোমারই লেখা, আমি সামান্য একট্ব বদল করিয়াছি মাত।"

ক্রমে নবীনেরও সেইরূপ ধারণা জন্মিল।

জ্যোতিবিদ যেমন নক্ষ্মোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভল্তের সেই ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ সার্থকও হইত। সেই কর্ময়োগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সোম্য মুখ্প্রী হইতে শাল্ডিস্নিপ্ধ জ্যোতি প্রতিবিশ্বিত হইয়া মুহুতের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কী দেখিলাম। আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনও অন্দ্রংপাত আছে। সেখানকার জনশ্ন্য সমাধিমণ্ন গিরিগ্রহার সমস্ত বহিদাহ এখনও সম্পূর্ণ নির্বাণ হইয়া যায় নাই কি।

সেদিন বৈশাথ মাসের অপরাহে ঈশান কোণে মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই আসম ঝঞ্চার মেঘবিচ্ছারিত রাদ্রদীপিততে আমার প্রতিবেশিনী জানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সেদিন তাহার শ্নানিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দা্গির মধ্যে কী সাদ্রপ্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।

আছে, আমার ঐ চন্দ্রলোকে এখনও উত্তাপ আছে! এখনও সেখানে উষ্ণ নিশ্বাস সমীরিত। দেবতার জন্য মান্য নহে, মান্থের জন্যই সে। তাহার সেই দুর্টি চক্ষ্বর বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে ব্যগ্র পাখির মতো উড়িয়া চলিয়াছিল। স্বগের দিকে নহে, মানবহৃদয়নীডের দিকে। সেই উৎসন্ক আকাষ্ক্ষা-উদ্দী ত দ্বিত্বপাতি দিখার পর হইতে অশানত চিত্তকে স্নুস্থির করিয়া রাখা আমার পক্ষে দ্বঃসাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃষ্ঠিত হয় না—একটা যে-কোনো-প্রকার কাজ করিবার জন্য চণ্ডলতা জন্মিল।

তখন সংকলপ করিলাম, বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমুহত চেন্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বক্তৃতা ও লেখা নহে, অর্থসাহাষ্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সংখ্য তর্ক করিতে লাগিল; সে বলিল, "চিরবৈধব্যের মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো একটি বিরাট রমণীয়তা আছে; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙিয়া যায় না।"

এ-সব কবিত্বের কথা শ্রনিলেই আমার রাগ হইত। দ্বভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপ্র্টে লোক যদি খাদ্যের স্থ্লত্বের প্রতি ঘ্ণা প্রকাশ করিয়া ফ্রলের গন্ধ এবং পাখির গান দিয়া ম্মুর্র পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়।

আমি রাগিয়া কহিলাম, "দেখো নবীন, আর্টিস্ট্ লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়, অতএব আর্টিস্ট্ যাহাই বল্বন, মেরামত আবশ্যক। বৈধব্য লইয়া তুমি তো দ্র হইতে দিব্য কবিত্ব করিতে চাও, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঙক্ষাপ্র্ণ মানবহুদয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে, সেটা স্মরণ রাখা কর্তব্য।"

মনে করিয়াছিলাম, নবীনমাধবকে কোনোমতেই দলে টানিতে পারিব না, সেদিন সেইজন্যই কিছ্ম অিট্রেক্ত উষ্মার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বক্তৃতা-অবসানে নবীনমাধব একটিমাত গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার সমন্ত কথা মানিয়া লইল; বাকি আরও অনেক ভালো ভালো কথা বলিবার অবকাশই দিল না।

সংতাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, "তুমি যদি সাহায্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এমনি খুশি হইলাম— নবীনকে বুকে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম; কহিলাম, শ্যত টাকা লাগে আমি দিব।" তথন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

ব্রিঝলাম, তাহার প্রিয়তমা কাম্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিয়া একটি বিধবা নারীকে সে দূর হইতে ভালোবাসিত, কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। যে মাসিকপত্রে নবীনের, ওরফে আমার, কবিতা বাহির হইত সেই প্রগ্রুলি যথাম্থানে গিয়া পেণীছিত। কবিতাগ্র্লি ব্যর্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাংকারে চিত্ত-আকর্ষণের এই এক উপায় আমার বন্ধু বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন, তিনি চক্রান্ত করিয়া এই-সকল কোশল অবলম্বন করেন নাই। এমন-কি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল বিধবা পড়িতে জানেন না। বিধবার ভাইয়ের নামে কাগজগর্লি বিনা স্বাক্ষরে বিনা ম্লো পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সান্থনা দিবার একটা পাগলামি মাত্র। মনে হইত, দেবতার উদ্দেশে প্রভপাঞ্জলি দান করা গেল, তিনি জান্ন বা না জান্ন, গ্রহণ কর্ন বা নাই কর্ন।

নানা ছ্বতায় বিধবার ভাইয়ের সহিত নবীন যে বন্ধব্ব করিয়া লইয়াছিলেন,

নবীন বলেন, তাহারও মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাকে ভালোবাসা যায় তাহার নিকটবতী আত্মীয়ের সংগ মধ্যে বোধ হয়।

অবশেষে ভাইয়ের কঠিন পাঁড়া উপলক্ষে ভাগনীর সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ হয় সে স্দীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলম্বিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়া কবিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। আলোচনা যে কেবল ছাপানো কবিতা-কয়টির মধ্যেই বন্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তর্কে পরাদত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রদতাব করিয়া বিসয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পায় নাই! নবীন তথন আমার মুখের সমস্ত যুক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের চোখের দুই-চার ফোঁটা জল মিশাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম, "এখনই লও।"

নবীন বলিল, "তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ-ছয় বাবা নিশ্চয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মতো উভয়ের খরচ চালাইবার জোগাড় করিয়া দিতে হইবে।" আমি কথাটি না কহিয়া চেক লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, "এখন তাঁহার নামটি বলো। আমার সঙ্গে যখন কোনো প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচয় দিতে ভয় করিয়ো না। তোমার গা ছৢৢৢ৾ইয়া শপ্থ করিতেছি, আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব।"

নবীন কহিল, "আরে, সেজন্য আমি ভয় করি না। বিধবাবিবাহের লঙ্জায় তিনি অত্যন্ত কাতর, তাই তোমাদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিল্তু এখন আর ঢাকিয়া রাখা মিথ্যা। তিনি তোমারই প্রতিবেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।"

হংপি ভটা যদি লোহার বয়লার হইত তো এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধ্বাবিবাহে তাঁহার অমত নাই?"

নবীন হাসিয়া কহিল, "সম্প্রতি তো নাই।"

আমি কহিলাম, "কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মুক্ধ?"

নবীন কহিল, "কেন, আমার সেই কবিতাগনলৈ তো মনদ হয় নাই।" আমি মনে মনে কহিলাম "ধিক।"

ধিক্ কাহাকে। তাঁহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে। কিল্তু ধিক্।

# नरोनीफ़

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূপতির কাজ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাঁহার টাকা যথেষ্ট ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘ তার জন্য তাঁহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।

ছেলেবেলা হইতে তাঁর ইংরেজি লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার শখ ছিল। কোনোপ্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরেজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বন্ধব্য না থাকিলেও সভাস্থলে দু কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।

তাঁহার মতো ধনী লোককে দলে পাইবার জন্য রাণ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্র দতুতিবাদ করাতে নিজের ইংরেজি রচনাশন্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপ্রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে তাঁহার উকিল শ্যালক উমাপতি ওকালতি ব্যবসায়ে হতোদ্যম হইয়া ভাগনীপতিকে কহিল, 'ভূপতি, তুমি একটা ইংরোজ খবরের কাগজ বাহির করো। তোমার যে রকম অসাধারণ'' ইত্যাদি।

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরের কাগজে পত্র প্রকাশ করিয়া গোরব নাই, নিজের কাগজে স্বাধীন কলমটাকে প্রাদমে ছ্টাইতে পারিবে। শ্যালককে সহকারী করিয়া নিতান্ত অল্পবয়সেই ভূপতি সম্পাদকের গাদতে আরোহণ করিল।

অম্পবয়সে সম্পাদকী নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জোর করিয়া ধরে। ভূপতিকে মাতাইয়া তুলিবার লোকও ছিল অনেক।

এইর্পে সে যতিদন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিনে তাহার বালিকা বধ্ চার্লতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মন্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না। ভারত-গবর্মেণ্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংঘমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় ছিল।

ধনীগ্রে চার্লতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফ্লের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেন্টাশ্ন্য দীর্ঘ দিন-রাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।

এমন অবস্থার স্যোগ পাইলে বধ্ স্বামীকে লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, দান্পত্যলীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চার্লতার সে স্যোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দ্রুহ হইয়াছিল।

ব্বতী স্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কোনো আত্মীয়া তাহাকে ভং সনা করিলে ভূপতি একবার সচেতন হইয়া কহিল, "তাই তো, চার্র একজন কেউ সঙ্গিনী থাকা উচিত, ও বেচারার কিছুই করিবার নাই।"

শ্যালক উমাপতিকে কহিল, "তোমার স্ত্রীকে আমাদের এখানে আনিয়া

রাখো-না— সমবয়সী স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই, চার্র নিশ্চয়ই ভারি ফাঁকা ঠেকে।"

স্ত্রীসংগ্যের অভাবই চার্র পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ, সম্পাদক এইর্প ব্রিজ এবং শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

যে সময়ে স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অর্ণালোকে পরস্পরের কাছে অপর্প মহিমায় চিরন্তন বালিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভার্মাণ্ডত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। ন্তনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে প্রাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।

লেখাপড়ার দিকে চার্লতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগ্লা অত্যন্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেডটায় নানা কৌশলে পড়িবার বন্দোবদত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিস্তুতো ভাই অমল থার্ড-ইয়ারে পড়িতেছিল, চার্লতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত; এই কর্মট্রুকু আদায় করিয়া লইবার জন্য অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত। তাহাকে প্রায়ই হোটেলে খাইবার খোরাকি এবং ইংরেজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা জোগাইতে হইত। অমল মাঝে মাঝে বন্ধ্বদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত. সেই যজ্ঞ-সমাধার ভার গ্রুর্দক্ষিণার স্বর্প চার্লতা নিজে গ্রহণ করিত। ভূপতি চার্লতার প্রতি কোনো দাবি করিত না, কিন্তু সামান্য একট্ব পড়াইয়া পিস্তুতো ভাই অমলের দাবির অনত ছিল না। তাহা লইয়া চার্লতা প্রায় মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোনো একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

অমল কহিল, "বোঠান, আমাদের কালেজের রাজবাড়ির জামাইবাব্ রাজ-অন্তঃপ্রের খাস হাতের ব্নান কাপেটের জ্বতো পরে আসে, আমার তো সহা হয় না— একজোড়া কাপেটের জ্বতো চাই, নইলে কোনোমতেই পদমর্যাদা রক্ষা করতে পার্রাছ নে।"

চার্। হাঁ, তাই বইকি। আমি বসে বসে তোমার জ্বতো সেলাই করে মরি। দাম দিচ্ছি, বাজার থেকে কিনে আনো গে যাও।

অমল বলিল, "সেটি হচ্ছে না।"

চার্ জন্তা সেলাই করিতে জানে না, এবং অমলের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও চাহে না। কিন্তু তাহার কাছে কেহ কিছ্ব চায় না, অমল চায়— সংসারে সেই একমাত্র প্রার্থনির প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অমল যে সময় কালেজে যাইত সেই সময়ে সে লন্কাইয়া বহ্ব যঙ্গে কার্পেটের সেলাই শিখিতে লাগিল। এবং অমল নিজে যখন তাহার জন্তার দরবার সম্পূর্ণ ভূলিয়া বসিয়াছে এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় চার্ তাহাকে নিমল্বণ করিল।

গ্রীচ্ছের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া অমলের আহারের জায়গা করা হইয়াছে। বালি উড়িয়া পড়িবার ভয়ে পিতলের ঢাকনায় থালা ঢাকা রহিয়াছে। অমল কালেজের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুখ ধুইয়া ফিট্ফাট্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল আসনে বিসয়া ঢাকা খ্লিল; দেখিল, থালায় একজোড়া ন্তন-বাঁধানো পশমের জ্বা সাজানো রহিয়াছে। চার্লতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

জ্বতা পাইয়া অমলের আশা আরও বাড়িয়া উঠিল। এখন গলাবন্ধ চাই, রেশমের র্মালে ফ্বলকাটা পাড় সেলাই করিয়া দিতে হইবে, তাহার বাহিরের ঘরে বসিবার বড়ো কেদারায় তেলের দাগ নিবারণের জন্য একটা কাজ-করা আবরণ আবশ্যক।

প্রত্যেক বারেই চার্লতা আপত্তি প্রকাশ করিয়া কলহ করে এবং প্রত্যেক বারেই বহু যত্নে ও দেনহে শোখিন অমলের শথ মিটাইয়া দেয়। অমল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, "বউঠান, কতদ্যুর হইল।"

চার্লতা মিথ্যা করিয়া বলে, "কিছ্বই হয় নি।" কখনও বলে, "সে আমার মনেই ছিল না।"

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্র নয়। প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া দেয় এবং আবদার করে। নাছোড়বান্দা অমলের সেই-সকল উপদ্রব উদ্রেক করাইয়া দিবার জন্যই চার্র্বিদাসীন্য প্রকাশ করিয়া বিরোধের স্ভিট করে এবং হঠাৎ একদিন তাহার প্রার্থনা প্রেণ করিয়া দিয়া কোতৃক দেখে।

ধনীর সংসারে চার্কে আর কাহারও জন্য কিছ্বই করিতে হয় না, কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই-সকল ছোটোখাটো শথের খাট্নিতেই তাহার হৃদয়ব্যক্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

ভূপতির অন্তঃপরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যক্তি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনস্পতি ছিল একটা বিলাতি আমডা গাছ।

এই ভূখণেডর উন্নতিসাধনের জন্য চার্র এবং অমলের মধ্যে একটা কমিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছ্বদিন হইতে ছবি আঁকিয়া, প্ল্যান করিয়া, মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে একটা বাগানের কল্পনা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

অমল বলিল, "বউঠান, আমাদের এই বাগানে সেকালের রাজকন্যার মতো তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।"

চার্ কহিল, "আর ঐ পশ্চিমের কোণটাতে একটা কু'ড়ে তৈরি করে নিতে হবে, হরিণের বাচ্চা থাকবে।"

অমল কহিল, "আর একটি ছোটোখাটো ঝিলের মতো করতে হবে, তাতে হাঁস চরবে।"

চার্ন সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আর তাতে নীলপদ্ম দেব, আমার অনেকদিন থেকে নীলপদ্ম দেখবার সাধ আছে।"

অমল কহিল, "সেই ঝিলের উপর একটি সাঁকো বে'ধে দেওয়া যাবে, আর ঘাটে একটি বেশ ছোটো ডিঙি থাকবে।"

চার, কহিল, "ঘাট অবশ্য সাদা মার্বেলের হবে।"

অমল পেনসিল কাগজ লইয়া র্ল কাটিয়া কম্পাস ধরিয়া মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।

উভয়ে মিলিয়া দিনে দিনে কল্পনার সংশোধন পরিবর্তন করিতে করিতে বিশ-প'চিশখানা নতন ম্যাপ আঁকা হইল।

ম্যাপ খাড়া হইলে কত খরচ হইতে পারে তাহার একটা এস্টিমেট তৈরি হইতে লাগিল। প্রথমে সংকলপ ছিল—চার্ নিজের বরান্দ মাসহারা হইতে ক্রমে রাগান তৈরি করিয়া তুলিবে; ভূপতি তো বাড়িতে কোথায় কী হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না: বাগান তৈরি হইলে তাহাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য করিয়া দিবে; সে মনে করিবে, আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে জাপান দেশ হইতে একটা আশ্ত বাগান তুলিয়া আনা হইয়াছে।

কিন্তু এস্টিমেট ষথেষ্ট কম করিয়া ধরিলেও চার্র সংগতিতে কুলায় না। অমল তখন প্নরায় ম্যাপ পরিবর্তন করিতে বসিল। কহিল, "তা হলে বউঠান, ঐ ঝিলটা বাদ দেওয়া যাক।"

চার্ কহিল, "না না, ঝিল বাদ দিলে কিছ্নতেই চলবে না, ওতে আমার নীলপক্ষ থাকবে।"

অমল কহিল, "তোমার হরিণের ঘরে টালির ছাদ না-ই দিলে। ওটা অমনি একটা সাদাসিধে খোড়ো চাল করলেই হবে।"

চার অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল, "তা হলে আমার ও ঘরে দরকার নেই— ও থাক্।"

মরিশস হইতে লবত্ন, কর্নাট হইতে চন্দন, এবং সিংহল হইতে দার্,িচিনির চারা আনাইবার প্রস্তাব ছিল, অমল তাহার পরিবর্তে মানিকতলা হইতে সাধারণ দিশি ও বিলাতি গাছের নাম করিতেই চার্, মুখ ভার করিয়া বসিল; কহিল, "তা হলে আমার বাগানে কাজ নেই।"

এস্টিমেট কমাইবার এর্প প্রথা নয়। এস্টিমেটের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে খর্ব করা চার্র পক্ষে অসাধ্য এবং অমল মৃথে যাহাই বল্ক, মনে মনে তাহারও সেটা রুচিকর নয়।

অমল কহিল, "তবে বউঠান, তুমি দাদার কাছে বাগানের কথাটা পাড়ো; তিনি নিশ্চয় টাকা দেবেন।"

চার্ কহিল, "না, তাঁকে বললে মজা কী হল। আমরা দ্বজনে বাগান তৈরি করে তুলব। তিনি তো সাহেববাড়িতে ফরমাশ দিয়ে ইডেন গার্ডেন বানিয়ে দিতে পারেন— তা হলে আমাদের শ্ল্যানের কী হবে।"

আমড়া গাছের ছায়ায় বসিয়া চার, এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কল্পনাস,খ বিশ্তার করিতেছিল। চার,র ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিয়া কহিল, "এত বেলায় বাগানে তোরা কী করছিস।"

চার, কহিল, "পাকা আমডা খুজছি।"

ল্বুখা মন্দা কহিল, "পাস যদি আমার জন্যে আনিস।"

চার্ হাসিল, অমল হাসিল। তাহাদের সমসত সংকলপগ্নলির প্রধান স্থ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগ্নলি তাহাদের দ্বজনের মধ্যেই আবন্ধ। মন্দার আর যা-কিছ্ব গ্র্প থাক্, কল্পনা ছিল না: সে এ-সকল প্রস্তাবের রস গ্রহণ করিবে কী করিরা। সে এই দুই সভাের সকলপ্রকার কমিটি হইতে একেবারে বজিতি।

অসাধ্য বাগানের এস্টিমেটও কমিল না, কল্পনাও কোনো অংশে হার মানিতে চাহিল না। সত্তরাং আমড়াতলার কমিটি এইভাবেই কিছ্মিদন চলিল। বাগানের যেখানে ঝিল হইবে, যেখানে হরিণের ঘর হইবে, যেখানে পাথরের বেদি হইবে, অমল সেখানে চিহ্ন কটিয়া রাখিল।

তাহাদের সংকল্পিত বাগানে এই আমড়াতলার চার দিক কীভাবে বাঁধাইতে হইবে, অমল একটি ছোটো কোদাল লইয়া তাহারই দাগ কাটিতেছিল— এমন সময় চার, গাছের ছায়ায় বসিয়া বলিল, "অমল, তুমি ষদি লিখতে পারতে তা হলে বেশ হত।"

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বেশ হত।"

চার,। তা হলে আমাদের এই বাগানের বর্ণনা করে তোমাকে দিয়ে একটা গল্প লেখাতুম। এই ঝিল, এই হরিণের ঘর, এই আমড়াতলা, সমস্তই তাতে থাকত— আমরা দ্বজনে ছাড়া কে**উ ব্বংতে পারত না, বেশ ম**জা হত। অমল, তুমি একবার লেখবার চেষ্টা করে দেখো-না, নিশ্চয় তুমি পারবে।

অমল কহিল, "আছো, যদি লিখতে পারি তো আমাকে কী দেবে।" চার কহিল, "তুমি কী চাও।"

অমল কহিল, "আমার মশারির চালে আমি নিজে লতা এ'কে দেব, সেইটে তোমাকে আগাগোড়া রেশম দিয়ে কাজ করে দিতে হবে।"

চার, কহিল, "তোমার সমস্ত বাড়াবাড়ি। মশারির চালে আবার কাজ!"

মশারি জিনিসটাকে একটা শ্রীহীন কারাগারের মতো করিয়া রাখার বিরুদ্ধে অমল অনেক কথা বালল। সে কহিল, সংসারের পনেরো আনা লোকের যে সৌন্দর্য-বোধ নাই এবং কুশ্রীতা তাহাদের কাছে কিছুমান্ত পীড়াকর নহে ইহাই তাহার প্রমাণ।

চার সে কথা তৎক্ষণাৎ মনে মনে মানিয়া লইল এবং 'আমাদের এই দুটি লোকের নিভৃত কমিটি যে সেই পনেরো আনার অন্তর্গত নহে' ইহা মনে করিয়া সে খুশি হইল।

কহিল, "আছ্যা বেশ, আমি মশারির চাল তৈরি করে দেব, তুমি লেখো।"
অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল, "তুমি মনে কর, আমি লিখতে পারি নে?"
চার, অত্যানত উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তবে নিশ্চয় তুমি কিছু, লিখেছ,
আমাকে দেখাও।"

অমল। আজ থাক্, বউঠান।

চার্। না, আজই দেখাতে হবে— মাথা খাও, তোমার লেখা নিয়ে এসো গে।
চার্কে তাহার লেখা শোনাইবার অতিব্যগ্রতাতেই অমলকে এতদিন বাধা
দিতেছিল। পাছে চার্ না বোঝে, পাছে তাহার ভালো না লাগে, এ সংকোচ সে
তাড়াইতে পারিতেছিল না।

আজ খাতা আনিয়া একট্খানি লাল হইয়া, একট্খানি কাশিয়া, পড়িতে আরম্ভ করিল। চার্ গাছের গৃহ্ছিতে হেলান দিয়া ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রবন্ধের বিষয়টা ছিল 'আমার খাতা'। অমল লিখিয়াছিল— 'হে আমার শ্বে খাতা, আমার কল্পনা এখনও তোমাকে স্পর্শ করে নাই। স্বিতকাগ্রে ভাগ্যপ্র্য প্রবেশ করিবার প্রে শিশ্বে ললাটপট্টের ন্যায় তুমি নির্মাল, তুমি রহস্ময়। যেদিন তোমার শেষ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে উপসংহার লিখিয়া দিব, সেদিন আজ কোথায়! তোমার এই শ্বে শিশ্বপ্রগর্বল সেই চিরদিনের জন্য মসীচিহ্নিত সমাণ্তির কথা আজ স্বপেনও কল্পনা করিতেছে না।'— ইত্যাদি অনেকখানি লিখিয়াছিল।

চার, তর্জ্ছায়ায় বিসিয়া স্তব্ধ হইয়া শ্রনিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি আবার লিখতে পার না!"

সেদিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।

চার, বলিল, "অমল, গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে মন্দাকে কী হিসেব দেব।"

মৃত্ মন্দাকে তাহাদের পড়াশ্বনা এবং আলোচনার কথা বলিতে প্রবৃত্তিই হয় না, স্বতরাং আমড়া পাড়িয়া লইয়া যাইতে হইল।

#### শ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাগানের সংকলপ তাহাদের অন্যান্য অনেক সংকলেপর ন্যায় সীমাহীন কলপনা-ক্ষেত্রের মধ্যে কথন হারাইয়া গেল তাহা অমল এবং চার, লক্ষ্যও করিতে পারিল না। এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল। অমল আসিয়া বলে, "বোঠান, একটা বেশ চমংকার ভাব মাথায় এসেছে।"

চার, উৎসাহিত হইয়া উঠে; বলে, "চলো, আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়— এখানে এখনই মন্দা পান সাজতে আসবে।"

চার কাশ্মীরি বারান্দায় একটি জীর্ণ বেতের কেদারায় আসিয়া বসে এবং অমল রেলিঙের নিচেকার উচ্চ অংশের উপর বসিয়া পা ছডাইয়া দেয়।

অমলের লিখিবার বিষয়গ্নিল প্রায়ই স্নির্নির্ণন্ট নহে; তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা শক্ত। গোলমাল করিয়া সে যাহা বলিত তাহা স্পষ্ট ব্রঝা কাহারও সাধ্য নহে। অমল নিজেই বারবার বলিত, "বোঠান, তোমাকে ভালো বোঝাতে পারছি নে।"

চার, বলিত, "না, আমি অনেকটা ব্রুতে পেরেছি: তুমি এইটে লিখে ফেলো, দেরি কোরো না।"

সে খানিকটা ব্রুঝিয়া, খানিকটা না ব্রুঝিয়া, অনেকটা কল্পনা করিয়া, অনেকটা অমলের ব্যক্ত করিবার আবেগের ন্বারা উত্তেজিত হইয়া, মনের মধ্যে কী একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সূর্থ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।

চার, সেইদিন বিকালেই জিজ্ঞাসা করিত, "কতটা লিখলে।"

অমল বলিত, "এরই মধ্যে কি লেখা যায়<sup>।</sup>"

চার, পর্বাদন সকালে ঈষণ কলহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, "কই, তুমি সেটা লিখলে না?"

অমল বলিত, "রোসো, আর-একট্র ভাবি।"

চার, রাগ করিয়া বলিত, "তবে যাও।"

বিকালে সেই রাগ ঘনীভূত হইয়া চার, যখন কথা বন্ধ করিবার জাে করিত তখন অমল লেখা কাগজের একটা অংশ র্মাল বাহির করিবার ছলে পকেট হইতে একট্খানি বাহির করিত।

মূহতে চার্র মোন ভাঙিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিত, 'ঐ-যে তুমি লিখেছ! আমাকে ফাঁকি! দেখাও।"

অমল বলিত, "এখনও শেষ হয় নি, আর-একট্র লিখে শোনাব।"

চার। না, এখনই শোনাতে হবে।

অমল এখনই শোনাইবার জন্যই ব্যুক্ত; কিন্তু চার্কে কিছ্ক্ষণ কাড়াকাড়ি না করাইয়া সে শোনাইত না। তার পরে অমল কাগজখানি হাতে করিয়া বাসয়া প্রথমটা একট্বখানি পাতা ঠিক করিয়া লইত, পেনসিল লইয়া দ্বই-এক জায়গায় দ্বটো-একটা সংশোধন করিতে থাকিত, ততক্ষণ চার্র চিত্ত প্রলিকত কোত্হলে জলভারনত মেঘের মতো সেই কাগজ কয়খানির দিকে ঝাকিয়া রহিত।

অমল দুই-চারি প্যারাগ্রাফ যখন যাহা লেখে তাহা যতট্বকুই হোক চার্কে সদ্য সদ্য শোনাইতে হয়। বাকি অলিখিত অংশট্বকু আলোচনা এবং কল্পনায় উভয়ের মধ্যে মথিত হইতে থাকে।

এতদিন দ্বজনে আকাশকুস্মের চয়নে নিযুক্ত ছিল. এখন কাব্যকুস্মের চাষ আরম্ভ হইয়া উভয়ে আর-সমস্তই ভূলিয়া গেল। একদিন অপরাহে অমল কালেজ হইতে ফিরিলে তাহার পকেটটা কিছু অতিরিক্ত ভরা বলিয়া বোধ হইল। অমল যখন বাড়িতে প্রবেশ করিল তথনই চার্ অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে তাহার পকেটের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল।

অমল অন্যদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভিতরে আসিতে দেরি করিত না; আজ সে তাহার ভরা পকেট লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল, শীঘ্র আসিবার নাম করিল না।

চার অন্তঃপ্ররের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল, কেহ শ্নিল না। চার কিছু রাগ করিয়া তাহার বারান্দায় মন্মথ দত্তর এক বই হাতে করিয়া পড়িবার চেন্টা করিতে লাগিল।

মন্মথ দত্ত নৃত্ন গ্রন্থকার। তাহার লেখার ধরন অনেকটা অমলেরই মতো, এই-জন্য অমল তাহাকে কখনও প্রশংসা করিত না; মাঝে মাঝে চার্র কাছে তাহার লেখা বিকৃত উচ্চারণে পড়িয়া বিদ্রুপ করিত—চার্ অমলের নিকট হইতে সে বই কাডিয়া অবজ্ঞাভরে দুরে ফেলিয়া দিত।

আজ যখন অমলের পদশব্দ শ্রনিতে পাইল তথন সেই মন্মথ দত্তর 'কলকণ্ঠ'-নামক বই মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চার্ব অত্যনত একাগ্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমল বারান্দায় প্রবেশ করিল, চার, লক্ষ্যও করিল না। অমল কহিল, "কীবোঠান, কীপড়া হচ্ছে।"

চার্কে নির্ত্তর দেখিয়া অমল চোকির পিছনে আসিয়া বইটা দেখিল। কহিল, 'শব্যথ দত্তর গলগণ্ড।"

চার, কহিল, "আঃ, বিরক্ত কোরো না, আমাকে পড়তে দাও।" পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া অমল ব্যুণ্গম্বরে পড়িতে লাগিল, "আমি তৃণ, ক্ষুদ্র তৃণ; ভাই রক্তাম্বর রাজবেশধারী অশোক, আমি তৃণমাত্র। আমার ফ্রল নাই, আমার ছায়া নাই, আমার মুম্তক আমি আকাশে তুলিতে পারি না, বসন্তের কোকিল আমাকে আশ্রর করিয়া কুহ্মুস্বরে জগং মাতায় না— তব্ব ভাই অশোক, তোমার ঐ প্রেছিপত উচ্চ শাখা হইতে তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়ো না; তোমার পায়ে পড়িয়া আছি আমি তৃণ, তব্ব আমাকে তচ্চ করিয়ো না।"

অমল এইট্রকু বই হইতে পড়িয়া তার পরে বিদ্রুপ করিয়া বানাইয়া বলিতে লাগিল, "আমি কলার কাঁদি, কাঁচকলার কাঁদি, ভাই কুষ্মান্ড, ভাই গ্হচালবিহারী কুষ্মান্ড, আমি নিতান্তই কাঁচকলার কাঁদি।"

চার, কোত্রহলের তাড়নায় রাগ রাখিতে পারিল না; হাসিয়া উঠিয়া বই ফোলিয়া দিয়া কহিল, "তুমি ভারি হিংস,টে, নিজের লেখা ছাড়া কিছ, পছন্দ হয় না।"

অমল কহিল, "তোমার ভারি উদারতা, তুর্ণাট পেলেও গিলে খেতে চাও।" চার,। আচ্ছা মশায়, ঠাট্টা করতে হবে না— পকেটে কী আছে বের করে ফেলো।

অমল। কী আছে আন্দাজ করো।

অনেকক্ষণ চার্কে বিরম্ভ করিয়া অমল পকেট হইতে 'সরোর্হ'-নামক বিখ্যাত মাসিকপত্র বাহির করিল।

চার, দেখিল, কাগজে অমলের সেই 'খাতা'-নামক প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে। চার, দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অমল মনে করিয়াছিল, তাহার বোঠান খ্ব श्रीम इटेरा किन्छ श्रीमत विराध काता लक्ष्म ना प्रिथा विनन, "मतात्र পতে যে-সে লেখা বের হয় না।"

অমল এটা কিছ্ম বেশি বলিল। যে-কোনো প্রকার চলনসই লেখা পাইলে সম্পাদক ছাড়েন না। কিন্তু অমল চার্কে ব্ঝাইয়া দিল, সম্পাদক বড়োই কড়া लाक. এकरमा প্রবন্ধের মধ্যে একটা বাছিয়া লন।

শুনিয়া চারু খুশি হইবার চেণ্টা করিতে লাগিল কিন্ত খুশি হইতে পারিল না। কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা ব্যবিষয়া দৈখিবার চেণ্টা করিল: কোনো সংগত কারণ বাহির হইল না।

অমলের লেখা অমল এবং চার, দুজনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চার, পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পাড়িবে এবং অনেকেই প্রশংসা করিবে, ইহাতে চারুকে যে কেন এতটা পীড়া দিতেছিল তাহা সে ভালো করিয়া ব্রিঝল না।

কিল্ড লেখকের আকাজ্ফা একটিমাত্র পাঠকে অধিকদিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগালি তাহার বোঠানকে দেখাইত। চারু তাহাতে খুমিও হইল, কণ্টও পাইল। এখন অমলকে **লে**খায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়োজন রহিল না। অমল মাঝে মাঝে কদাচিৎ নামস্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইয়া চার, তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু সূত্র্থ পাইত না। হঠাৎ তাহাদের কমিটির রুম্ধ ম্বার খুলিয়া বাংলাদেশের পাঠকর্মন্ডলী তাহাদের দুজনকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি একদিন অবসরকালে কহিল, "তাই তো চার, আমাদের অমল যে এমন ভালো লিখতে পারে তা তো আমি জানতুম না।"

ভূপতির প্রশংসায় চার, খুমি হইল। অমল ভূপতির আগ্রিত, কিন্তু অন্য আশ্রিতদের সহিত তাহার অনেক প্রভেদ আছে এ কথা তাহার প্রামী ব্রকিতে পারিলে চার, যেন গর্ব অনুভব করে। তাহার ভাবটা এই যে, 'অমলকে কেন যে আমি এতটা দেনহ আদর করি এতদিনে তোমরা তাহা ব্রঝিলে: আমি অনেকদিন আগেই অমলের মর্যাদা বুঝিয়াছিলাম, অমল কাহারও অবজ্ঞার পাত্র নহে।

চার, জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তার লেখা পড়েছ?" ভূপতি কহিল, "হাঁ—না, ঠিক পড়ি নি। সময় পাই নি। কিল্তু আমাদের নিশিকানত প'ড়ে খুব প্রশংসা করছিল। সে বাংলা লেখা বেশ বোঝে।"

ভপতির মনে অমলের প্রতি একটি সম্মানের ভাব জাগিয়া উঠে, ইহা চার্র একান্ত ইচ্ছা।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাপতি ভূপতিকে তাহার কাগজের সঙ্গে অন্য পাঁচরকম উপহার দিবার কথা বুঝাইতেছিল। উপহারে যে কী করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে তাহা ভপতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

চার, একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উমাপতিকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ ঘ্রিয়া ফিরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, দুইজনে হিসাব লইয়া তর্কে প্রবত্ত।

উমাপতি চার্বর অধৈষ্ দেখিয়া কোনো ছবতা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি হিসাব লইয়া মাথা ঘ্রাইতে লাগিল।

চার ঘরে ঢ্রাকিয়া বলিল, "এখনও ব্রাঝ তোমার কাজ শেষ হল না। দিনরাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কী করে কাটে, আমি তাই ভাবি।"

ভূপতি হিসাব সরাইয়া রাখিয়া একট্বখানি হাসিল। মনে মনে ভাবিল, "বাস্তবিক, চার্র প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাই না, বড়ো অন্যায়। ও বেচারার পক্ষে সময় কাটাইবার কিছুই নাই।"

ভূপতি দ্নেহপূর্ণ দ্বরে কহিল, "আজ যে তোমার পড়া নেই! মাস্টারটি বৃঝি পালিয়েছেন? তোমার পাঠশালার সব উলটো নিয়ম— ছাত্রীটি প্রথিপত্র নিয়ে প্রস্তুত, মাস্টার পলাতক! আজকাল অমল তোমাকে আগেকার মতো নিয়মিত পড়ায় ব'লে তো বোধ হয় না।"

চার, কহিল, "আমাকে পড়িয়ে অমলের সময় নন্ট করা কি উচিত। অমলকে তুমি বুঝি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটর পেয়েছ?"

ভূপতি চার্র কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল, "এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল। তোমার মতো বউঠানকৈ যদি পড়াতে পেতৃম তা হলে—"

চার্। ইস্ইস্, তুমি আর বোলো না। স্বামী হয়েই রক্ষে নেই তো আরও কিছু!

ভূপতি ঈষং একট্ব আহত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, কাল থেকে আমি নিশ্চয় তোমাকে পড়াব। তোমার বইগুবুলো আনো দেখি, কী তুমি পড় একবার দেখে নিই।"

চার্। ঢের হয়েছে, তোমার আর পড়াতে হবে না। এখনকার মতো তোমার খবরের কাগজের হিসেবটা একট্ন রাখবে? এখন আর-কোনো দিকে মন দিতে পারবে কি না বলো।

ভূপতি কহিল, "নিশ্চয় পারব। এখন তুমি আমার মনকে যে দিকে ফেরাতে চাও সেই দিকেই ফিরবে।"

চার্। আচ্ছা বেশ, তা হলে অমলের এই লেখাটা একবার পড়ে দেখো কেমন চমংকার হয়েছে। সম্পাদক অমলকে লিখেছে, এই লেখা পড়ে নবগোপালবাব্ তাকে বাংলার রাম্কিন নাম দিয়েছেন।

শ্রনিয়া ভূপতি কিছু সংকুচিতভাবে কাগজখানা হাতে করিয়া লইল। খ্রিলার দেখিল, লেখাটির নাম 'আষাঢ়ের চাঁদ'। গত দুই সপতাহ ধরিয়া ভূপতি ভারত-গবমে পেটর বাজেট-সমালোচনা লইয়া বড়ো বড়ো অঙ্কপাত করিতেছিল. সেই-সকল অঙ্ক বহুপদ কীটের মতো তাহার মাস্তিম্কের নানা বিবরের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল— এমন সময়ে হঠাং বাংলা ভাষায় 'আষাঢ়ের চাঁদ' প্রবন্ধ আগাগোড়া পড়িবার জন্য তাহার মন প্রস্তৃত ছিল না। প্রবন্ধটিও নিতান্ত ছোটো নহে।

লেখাটা এইর্পে শ্রুর্ হইয়াছে—'আজ কেন আষাঢ়ের চাঁদ সারা রাত মেঘের মধ্যে এমন করিয়া ল্কাইয়া বেড়াইতেছে। যেন স্বর্গলোক হইতে সে কী চুরি করিয়া আনিয়াছে, যেন তাহার কলঙক ঢাকিবার স্থান নাই। ফাল্গ্নে মাসে যথন আকাশের একটি কোণেও মন্চিপরিমাণ মেঘ ছিল না, তথন তো জগতের চক্ষের সম্ম্বে সে নির্লভ্জের মতো উন্মৃত্ত আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল— আর আজ তাহার সেই ঢল্টল হাসিখানি— শিশ্র স্বন্ধের মতো, প্রিয়ার স্মৃতির মতো. স্ব্রেশ্বরী শচীর অলকবিলান্বিত মৃক্তার মালার মতো—'

ভূপতি মাথা চুলকাইয়া কহিল, "বেশ লিখেছে। কিন্তু আমাকে কেন। এ-সব কবিছ কি আমি বৃথি।"

চার, সংকুচিত হইয়া ভূপতির হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া কহিল, "তুমি

তবে কী বোঝ।"

ভূপতি কহিল, "আমি সংসারের লোক, আমি মানুষ বৃঝি।" চারু কহিল, "মানুষের কথা বৃঝি সাহিত্যের মধ্যে লেখে না?"

ভূপতি। ভূল লেখে। তা ছাড়া মানুষ যখন সশরীরে বর্তমান তখন বানানো কথার মধ্যে তাকে খুজে বেড়াবার দরকার?

বলিয়া চার্লতার চিব্ক ধরিয়া কহিল, "এই যেমন আমি তোমাকে ব্রিঝ, কিল্ড সেজন্য কি 'মেঘনাদবধ' 'কবিকঙকণচন্ডী' আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে।"

ভূপতি কাব্য বোঝে না বলিয়া অহংকার করিত। তব্ব অমলের লেখা ভালো করিয়া না পড়িয়াও তাহার প্রতি মনে মনে ভূপতির একটা শ্রন্থা ছিল। ভূপতি ভাবিত, বলিবার কথা কিছুই নাই অথচ এত কথা অনগল বানাইয়া বলা সে তো আমি মাথা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না। অমলের পেটে যে এত ক্ষমতা ছিল তাহা কে জানিত।

ভূপতি নিজের রসজ্ঞতা অম্বীকার করিত কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাহার কৃপণতা ছিল না। দরিদ্র লেখক তাহাকে ধরিয়া পড়িলে বই ছাপিবার খরচ ভূপতি দিত, কেবল বিশেষ করিয়া বিলয়া দিত, "আমাকে ষেন উৎসর্গ করা না হয়।" বাংলা ছোটো বড়ো সমস্ত সাংতাহিক এবং মাসিক পত্র, খ্যাত অখ্যাত পাঠ্য অপাঠ্য সমস্ত বই সে কিনিত। বলিত, "একে পড়ি না, তার পরে যদি না কিনি তবে পাপও করিব প্রায়িশ্চন্তও হইবে না।" পড়িত না বলিয়াই মন্দ বইয়ের প্রতি তাহার লেশমাত্র বিশ্বেষ ছিল না, সেইজন্য তাহার বাংলা লাইরেরির গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল।

অমল ভূপতির ইংরেজি প্রফ্-সংশোধন-কার্যে সাহাষ্য করিত; কোনো-একটা কাপির দ্বেশিধ্য হস্তাক্ষর দেখাইয়া লইবার জন্য সে একতাড়া কাগজপত্র লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "অমল, তুমি আষাঢ়ের চাঁদ আর ভাদ্র মাসের পাকা তালের উপর যত খ্রিশ লেখাে, আমি তাতে কোনাে আপত্তি করি নে—আমি কারও স্বাধীনতায় হাত দিতে চাই নে—কিন্তু আমার স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ। সেগ্রেলা আমাকে না পড়িয়ে ছাড়বেন না. তােমার বােঠানের এ কী অত্যাচার।"

অমল হাসিয়া কহিল, "তাই তো বোঠান—আমার লেখাগ,লো নিয়ে তুমি ষে দাদাকে জ্বলুম করবার উপায় বের করবে, এমন জানলে আমি লিখতুম না।"

সাহিত্যরসৈ বিম্ম ভূপতির কাছে আনিয়া তাহার অত্যন্ত দরদের লেখা-গ্রনিকে অপদন্থ করাতে অমল মনে মনে চার্র উপর রাগ করিল এবং চার্ তৎক্ষণাৎ তাহা ব্রিতে পারিয়া বেদনা পাইল। কথাটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইবার জন্য ভূপতিকে কহিল, "তোমার ভাইটির একটি বিয়ে দিয়ে দাও দেখি, তা হলে আর লেখার উপদ্রব সহ্য করতে হবে না।"

ভূপতি কহিল, "এখনকার ছেলেরা আমাদের মতো নির্বোধ নয়। তাদের ষত কবিত্ব লেখায়, কাজের বেলায় সেয়ানা। কই, তোমার দেওরকে তো বিয়ে করতে রাজি করাতে পারলে না।"

চার, চলিয়া গেলে ভূপতি অমলকে কহিল, "অমল, আমাকে এই কাগজের হাঙগামে থাকতে হয়, চার, বেচারা বড়ো একলা পড়েছে। কোনো কাজকর্ম নেই, মাঝে মাঝে আমার এই লেখবার ঘরে উ<sup>\*</sup>কি মেরে চলে যায়। কী করব বলো। তুমি অমল, ওকে একটা পড়াশনেনায় নিযান্ত রাখতে পারলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে চার,কে যদি ইংরেজি কাব্য থেকে তর্জমা করে শোনাও তা হলে ওর উপকারও হয় ভালোও লাগে। চার,র সাহিত্যে বেশ র,চি আছে।"

অমল কহিল, "তা আছে। বোঠান যদি আরও একট্ম পড়াশ্মনো করেন তা হলে আমার বিশ্বাস উনি নিজে বেশ ভালো লিখতে পারবেন।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ততটা আশা করি নে, কিন্তু চার বাংলা লেখার ভালোমন্দ আমার চেয়ে ঢের ব্রুঝতে পারে।"

অমল। ওঁর কল্পনাশন্তি বেশ আছে, দ্বীলোকের মধ্যে এমন দেখা যায় না। ভূপতি। পুরুষের মধ্যেও কম দেখা যায়, তার সাক্ষী আমি। আচ্ছা, তুমি তোমার বউঠাকর্নকে যদি গড়ে তুলতে পার আমি তোমাকে পারিতোষিক দেব। অমল। কী দেবে শুনি।

ভূপতি। তোমার বউঠাকর্ননের জন্ডি একটি খ্রেজে-পেতে এনে দেব। অমল। আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে! চিরজীবন কি গড়ে তুলতেই কাটাব। দ্র্টি ভাই আজকালকার ছেলে, কোনো কথা তাহাদের মুখে বাধে না।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমল এখন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। আগে সে স্কুলের ছাত্রটির মতো থাকিত, এখন সে ষেন সমাজের গণ্যমান্য মান্বের মতো হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে সভায় সাহিত্যপ্রবন্ধ পাঠ করে— সম্পাদক ও সম্পাদকের দতে তাহার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়, নানা সভার সভ্য ও সভাপতি হইবার জন্য তাহার নিকট অন্বোধ আসে, ভূপতির ঘরে দাসদাসী-আত্মীয়স্বজনের চক্ষে তাহার প্রতিস্ঠাস্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গেছে।

মন্দাকিনী এতদিন তাহাকে বিশেষ একটা কেহ বলিয়া মনে করে নাই। অমলও চার্র হাস্যালাপ-আলোচনাকে সে ছেলেমান্যি বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পান সাজিত ও ঘরের কাজকর্ম করিত; নিজেকে সে উহাদের চেয়ে শ্রেণ্ঠ এবং সংসারের পক্ষে আবশ্যক বলিয়াই জানিত।

অমলের পান খাওঁয়া অপরিমিত ছিল। মন্দার উপর পান সাজিবার ভার থাকাতে সে পানের অযথা অপব্যয়ে বিরক্ত হইত। অমলে চার্তে ষড়যন্ত করিয়া মন্দার পানের ভান্ডার প্রায়ই লঠ করিয়া আনা তাহাদের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই শোখিন চোর দ্বিটর চৌর্যপরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।

আসল কথা, একজন আগ্রিত অন্য আগ্রিতকে প্রসন্নচক্ষে দেখে না। অমলের জন্য মন্দাকে ষেট্রকু গৃহকর্ম অতিরিক্ত করিতে হইবে সেট্রকুতে সে যেন কিছ্র অপমান বোধ করিত। চার অমলের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া মুখ ফ্রটিয়া কিছ্র বলিতে পারিত না, কিন্তু অমলকে অবহেলা করিবার চেন্টা তাহার সর্বদাই ছিল। স্ব্যোগ পাইলেই দাসদাসীদের কাছেও গোপনে অমলের নামে খোঁচা দিতে সেছাড়িত না। তাহারাও যোগ দিত।

কিন্তু অমলের ধথন অভ্যুত্থান আরুল্ভ হইল তথন মন্দার একট্র চমক লাগিল।

সে অমল এখন আর নাই। এখন তাহার সংকৃচিত নম্বতা একেবারে ঘ্রচিয়া গেছে, অপরকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার এখন যেন তাহারই হাতে। সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রাণ্ড হইয়া যে প্রবৃষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে, যে লোক একটা নিশ্চিত অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সমর্থ প্রবৃষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। মন্দা যখন দেখিল অমল চারি দিক হইতেই শ্রাণ্ডা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মন্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তর্ণ মুখে নবগোরবের গবেশিজ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল; সে যেন অমলকে নৃত্ন করিয়া দেখিল।

এখন আর পান চুরি করিবার প্রয়োজন রহিল না। অমলের খ্যাতিলাভে চার্র এই আর-একটা লোকসান; তাহাদের ষড়যন্তের কোতৃকবন্ধনট্কু বিচ্ছিল হইয়া গেল; পান এখন অমলের কাছে আপনি আসিয়া পড়ে, কোনো অভাব হয় না।

তাহা ছাড়া, তাহাদের দুইজনে-গঠিত দল হইতে মন্দাকিনীকে নানা কোশলে দুরে রাখিয়া তাহারা যে আমোদ বোধ করিত, তাহাও নন্ট হইবার উপক্রম হইরাছে। মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল। অমল যে মনে করিবে চারই তাহার একমাত্র বন্ধ ও সমঝদার, ইহা মন্দার ভালো লাগিত না। পূর্বকৃত অবহেলা সে স্কুদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত। স্কুতরাং অমলে চার্তে মুখোম্খি হইলেই মন্দা কোনো ছলে মাঝখানে আসিয়া ছায়া ফেলিয়া গ্রহণ লাগাইয়া দিত। হঠাৎ মন্দার এই পরিবর্তন লইয়া চার্ তাহার অসাক্ষাতে যে পরিহাস করিবে সে অবসরট্কু

মন্দার এই অনাহতে প্রবেশ চার্র কাছে যত বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটা বোধ হয় নাই, এ কথা বলা বাহ্ল্য। বিম্থ রমণীর মন ক্রমশ তাহার দিকে যে ফিরিতেছে, ইহাতে ভিতরে ভিতরে সে একটা আগ্রহ অন্ভব করিতেছিল।

কিন্তু চার্ যথন দ্র হইতে মন্দাকে দেখিয়া তীর মৃদ্বস্বরে বলিত, "ঐ আসছেন" তথন অমলও বলিত, "তাই তো, জন্ধলালে দেখছি।" প্থিবীর অন্যসকল সঙ্গের প্রতি অসহিস্কৃতা প্রকাশ করা তাহাদের একটা দস্তুর ছিল; অমল সেটা হঠাৎ কী বলিয়া ছাড়ে। অবশেষে মন্দাকিনী নিকটবতিনী হইলে অমল যেন বলপ্রক সৌজন্য করিয়া বলিত, "তার পরে, মন্দা-বউঠান, আজ তোমার পানের বাটায় বাটপাড়ির লক্ষণ কিছ্ব দেখলে!"

মন্দা। যথন চাইলেই পাও ভাই, তখন চুরি করবার দরকার!

অমল। চেয়ে পাওয়ার চেয়ে তাতে সুখ বেশি।

মন্দা। তোমরা কী পর্ডাছলে পড়ো-না, ভাই। থামলে কেন। পড়া শ্নতে আমার বেশ লাগে।

ইতিপূর্বে পাঠান্রাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে মন্দার কিছ্নুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নাই, কিন্তু 'কালোহি বলবত্তরঃ'।

চার্র ইচ্ছা নহে অরসিকা মন্দার কাছে অমল পড়ে, অমলের ইচ্ছা মন্দাও তাহার লেখা শোনে।

চার্। অমল কমলাকান্তের দুক্তরের সমালোচনা লিখে এনেছে, সে কি তোমার—

মন্দা। হলেমই বা মুখ্খু, তব্ শ্নলে কি একেবারেই ব্রুতে পারি নে। তখন আর-একদিনের কথা অমলের মনে পড়িল। চার্তে মন্দাতে বিভিত খেলিতেছে, সে তাহার লেখা হাতে করিয়া খেলাসভায় প্রবেশ করিল। চার্কে শ্নাইবার জন্য সে অধীর, খেলা ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত। অবশেষে বিলয়া উঠিল, "তোমরা তবে খেলো বউঠান, আমি অখিলবাব্কে লেখাটা শ্নিয়ে আসি গে।"

চার্ অমলের চাদর চাপিয়া কহিল, "আঃ, বোসো-না, যাও কোথায়।"— বলিয়া ভাড়াতাড়ি হারিয়া খেলা শেষ করিয়া দিল।

মন্দা বলিল, "তোমাদের পড়া আরম্ভ হবে ব্রঝি? তবে আমি উঠি।" চার্ব ভদ্রতা করিয়া কহিল, "কেন, তুমিও শোনো-না ভাই।"

মন্দা। না ভাই, আমি তোমাদের ও-সব ছাইপাঁশ কিছ্ই ব্রিঝ নে; আমার কেবল ঘ্রম পায়।— বলিয়া সে অকালে খেলাভঙেগ উভয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই মন্দা আজ কমলাকান্তের সমালোচনা শ্নিবার জন্য উৎস্ক। অমল কহিল, "তা বেশ তো মন্দা-বউঠান, তুমি শ্নাবে সে তো আমার সোভাগ্য।"— বিলয়া পাত উলটাইয়া আবার গোড়া হইতে পড়িবার উপক্রম করিল; লেখার আরন্ডে সে অনেকটা পরিমাণ রস ছড়াইয়াছিল, সেট্কু বাদ দিয়া পড়িতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চার্ তাড়াতাড়ি বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি যে বলেছিলে জাহ্নবী লাইব্রেরি থেকে প্ররোনো মাসিকপত্র কতকগ্লো এনে দেবে।"

অমল। সে তো আজ নয়।

চার্। আজই তো। বেশ। ভুলে গেছ ব্রিঝ।

অমল। ভূলব কেন। তুমি যে বলেছিলে—

চার্। আচ্ছা বেশ, এনো না। তোমরা পড়ো। আমি যাই, পরেশকে লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিই গে।—বিলয়া চার্য উঠিয়া পড়িল।

অমল বিপদ আশঙ্কা করিল। মন্দা মনে মনে ব্রিঝল এবং মৃহ্তের মধ্যেই চার্র প্রতি তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। চার্ব চালিয়া গেলে অমল যখন উঠিবে কি না ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছিল মন্দা ঈষং হাসিয়া কহিল, "যাও ভাই মান ভাঙাও গে; চার্ব রাগ করেছে। আমাকে লেখা শোনালে ম্নাকিলে পড়বে।"

ইহার পরে অমলের পক্ষে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। অমল চার্র প্রতি কিছু রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেন, মুশকিল কিসের।"— বলিয়া লেখা বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মন্দা দুই হাতে তাহার লেখা আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "কাজ নেই ভাই, পোড়ো না।"— বলিয়া, যেন অশ্র, সম্বরণ করিয়া, অন্যৱ চলিয়া গেল।

#### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

চার্ নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। মন্দা ঘরে বসিয়া চুলের দড়ি বিনাইতেছিল। "বউঠান" বলিয়া অমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দা নিশ্চয় জানিত যে, চার্র নিমন্ত্রণে যাওয়ার সংবাদ অমলের অগোচর ছিল না; হাসিয়া কহিল, "আহা অমলবাব্, কাকে খ্রুতে এসে কার দেখা পেলে। এমনি তোমার অদ্জী।" অমল কহিল, "বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও ঠিক তেমনি, গর্দভের পক্ষে দুইই সমান আদরের।"—বলিয়া সেইখানে বসিয়া গেল।

অমল। মন্দা-বোঠান, তোমাদের দেশের গলপ বলো, আমি শ্বনি।

লেখার বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য অমল সকলের সর্ব কথা কেতি,হলের সহিত শ্নিত। সেই কারণে মন্দাকে এখন সে আর প্রের্র ন্যায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত না। মন্দার মন্দত্ত্ব, মন্দার ইতিহাস এখন তাহার কাছে ঔংস্ক্রজনক। কোথায় তাহার জন্মভূমি, তাহাদের গ্রামটি কির্প. ছেলেবেলা কেমন করিয়া কাটিত, বিবাহ হইল কবে, ইত্যাদি সকল কথাই সে খ্রিটায়া খ্রিটায়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্দার ক্ষ্র জীবনব্তানত সম্বন্ধে এত কোত্ত্বল কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই। মন্দা আনন্দে নিজের কথা বিকিয়া যাইতে লাগিল; মাঝে মাঝে কহিল, "কী বকছি তার ঠিক নাই।"

অমল উৎসাহ দিয়া কহিল, "না, আমার বেশ লাগছে, বলে যাও।" মন্দার বাপের এক কানা গোমস্তা ছিল, সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্থার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া এক-একদিন অভিমানে অনশনরত গ্রহণ করিত, অবশেষে ক্ষ্বার জনালায় মন্দাদের বাড়িতে কির্পে গোপনে আহার করিতে আসিত এবং দৈবাং একদিন স্থার কাছে কির্পে ধরা পড়িয়াছিল, সেই গলপ যখন হইতেছে এবং অমল মনো-যোগের সহিত শ্নিতে শ্নিতে সকোতুকে হাসিতেছে, এমন সময় চার্ ঘরের মধ্যে অসিয়া প্রবেশ করিল।

গল্পের সূত্র ছিল্ল হইয়া গেল। তাহার আগমনে হঠাং একটা জমাট সভা ভাঙিয়া গেল, চার, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠান, এত সকাল-সকাল ফিরে এলে যে।"

চার, কহিল, "তাই তো দেখছি। বেশি সকাল-সকালই ফিরেছি।"— বিলয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অমল কহিল, "ভালোই করেছ, বাঁচিয়েছ আমাকে। আমি ভাবছিল্ম, কখন না জানি ফিরবে। মন্মথ দত্তর 'সন্ধ্যার পাখি' বলে ন্তন বইটা তোমাকে পড়ে শোনাব বলে এনেছি।"

চার। এখন থাক্, আমার কাজ আছে।

অমল। কাজ থাকে তো আমাকে হ্রকম করো, আমি করে দিচ্ছি।

চার্ জানিত অমল আজ বই কিনিয়া আনিয়া তাহাকে শ্নাইতে আসিবে; চার্ ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য, মন্মথর লেখার প্রচুর প্রশংসা করিবে এবং অমল সেই বইটাকে বিকৃত করিয়া পড়িয়া বিদ্রুপ করিতে থাকিবে। এই-সকল কল্পনা করিয়াই অধৈর্যশত সে অকালে নিমন্ত্রণগ্রের সমস্ত অন্নয়বিনয় লখ্যন করিয়া অস্থের ছ্বতায় গ্রেহ চলিয়া আসিতেছে। এখন বারবার মনে করিতেছে, 'সেখানে ছিলাম ভালো, চলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে।'

মন্দাও তো কম বেহায়া নয়। একলা অমলের সহিত একঘরে বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। লোকে দেখিলে কী বলিবে। কিন্তু মন্দাকে এ কথা লইয়া ভর্ৎসনা করা চার্র পক্ষে বড়ো কঠিন। কারণ, মন্দা যদি তাহারই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া জবাব দেয়। কিন্তু সে হইল এক, আর এ হইল এক। সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দেয়, অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে, কিন্তু মন্দার তো সে উন্দেশ্য আদবেই নয়। মন্দা নিঃসন্দেহই সরল যুবককে মৃশ্ধ করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছে। এই ভয়ংকর বিপদ হইতে বেচারা অমলকে রক্ষা করা তাহারই কর্তব্য। অমলকে এই মায়াবিনীর মতলব কেমন করিয়া ব্র্ঝাইবে। ব্র্ঝাইলে তাহার প্রলোভনের নিব্তি না হইয়া যদি উল্টা হয়।

বেচারা দাদা। তিনি তাঁহার স্বামীর কাগজ লইয়া দিন রাত খাটিয়া মরিতেছেন, আর মন্দা কিনা কোণ্টিতে বিসয়া অমলকে ভুলাইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। দাদা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। মন্দার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এ-সকল ব্যাপার চার্ব কী করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিবে। ভারি অন্যায়।

কিন্তু আগে অমল বেশ ছিল, যে দিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া নাম করিয়াছে সেই দিন হইতেই যত অনর্থ দেখা যাইতেছে। চার্ই তো তাহার লেখার গোড়া। কুক্ষণে সে অমলকৈ রচনায় উৎসাহ দিয়াছিল। এখন কি আর অমলের পরে তাহার প্রের মতো জোর খাটিবে। এখন অমল পাঁচজনের আদরের স্বাদ পাইয়াছে, অতএব একজনকে বাদ দিলে তাহার আসে যায় না।

চার্ স্পণ্টই ব্ঝিল, তাহার হাত হইতে গিয়া পাঁচজনের হাতে পড়িয়া অমলের সম্হ বিপদ। চার্কে অমল এখন নিজের ঠিক সমকক্ষ বলিয়া জানে না; চার্কে সে ছাড়াইয়া গেছে। এখন সে লেখক, চার্ পাঠক। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

আহা, সরল অমল, মায়াবিনী মন্দা, বেচারা দাদা।

#### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন আষাঢ়ের নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া চার, তাহার খোলা জানালার কাছে একান্ত ঝ্রিকয়া পড়িয়া কী একটা লিখিতেছে।

অমল কথন নিঃশব্দপদে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা সে জানিতে পারিল না। বাদলার স্নিশ্ধ আলোকে চার্ লিখিয়া গেল, অমল পড়িতে লাগিল। পাশে অমলেরই দ্বই-একটা ছাপানো লেখা খোলা পড়িয়া আছে; চার্র কাছে সেইগর্নিই রচনার একমাত্র আদশ্ব।

"তবে যে বল, তুমি লিখতে পার না!" হঠাৎ অমলের কণ্ঠ শ্রনিয়া চার্ব অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি খাতা ল্বকাইয়া ফেলিল; কহিল, "তোমার ভারি অন্যায়।" অমল। কী অন্যায় করেছি।

চারু। নুকিয়ে নুকিয়ে দেখছিলে কেন।

অমল। প্রকাশ্যে দেখতে পাই নে বলে।

চার্ন তাহার লেখা ছিণ্ডিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অমল ফস্ করিয়া তাহার হাত হইতে খাতা কাড়িয়া লইল। চার্ন কহিল, "তুমি যদি পড় তোমার সংগে জন্মের মতো আডি।"

অমল। যদি পড়তে বারণ কর তা হলে তোমার সংগ্রে জন্মের মতো আড়ি। চার্। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, পোড়ো না।

অবশেষে চার্কেই হার মানিতে হইল। কারণ, অমলকে তাহার লেখা দেখাইবার জন্য মন ছট্ফট্ করিতেছিল, অথচ দেখাইবার বেলায় যে তাহার এত লম্জা করিবে তাহা সে ভাবে নাই। অমল যখন অনেক অন্নয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল তখন লম্জায় চার্র হাত-পা বরফের মতো হিম হইয়া গেল। কহিল, "আমি পান নিয়ে আসি গে।" বালয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পান সাজিবার উপলক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

অমল পড়া সাজ্য করিয়া চার কে গিয়া কহিল, "চমংকার হয়েছে।"

চার, পানে খয়ের দিতে ভূলিয়া কহিল, "যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না। দাও, আমার খাতা দাও।"

অমল কহিল, "থাতা এখন দেব না, লেখাটা কপি করে নিয়ে কাগজে পাঠাব।" চার্। হাঁ, কাগজে পাঠাবে বইকি! সে হবে না।

চার ভারি গোলমাল করিতে লাগিল। অমলও কিছুতে ছাড়িল না। সে যখন বারবার শপথ করিয়া কহিল, "কাগজে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে" তথন চার যেন নিতানত হতাশ হইয়া কহিল, "তোমার সংশ্যে তো পেরে ওঠবার জো নেই! যেটা ধরবে সে আর কিছুতেই ছাডবে না!"

অমল কহিল, "দাদাকে একবার দেখাতে হবে।"

শ্বনিয়া চার পান সাজা ফেলিয়া আসন হইতে বেগে উঠিয়া পড়িল; খাতা কাড়িবার চেণ্টা করিয়া কহিল, "না, তাঁকে শোনাতে পাবে না। তাঁকে যদি আমার লেখার কথা বল তা হলে আমি আর এক অক্ষর লিখব না।"

অমল। বউঠান, তুমি ভারি ভুল ব্রছ। দাদা মুখে যাই বল্ন, তোমার লেখা দেখলে খুব খুশি হবেন।

চার্। তা হোক, আমার খ্রাশতে কাজ নেই।

চার্ব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল সে লিখিবে— অমলকে আশ্চর্য করিয়া দিবে; মন্দার সহিত তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না। এ কয়দিন বিশ্তর লিখিয়া সে ছিও্রা ফেলিয়াছে। যাহা লিখিতে যায় তাহা নিতান্ত অমলের লেখার মতো হইয়া উঠে; মিলাইতে গিয়া দেখে এক-একটা অংশ অমলের রচনা হইতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়া আসিয়াছে। সেইগর্নলই ভালো, বাকিগ্লো কাঁচা। দেখিলে অমল নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া চার্ সে-সকল লেখা কুটি কুটি করিয়া ছিও্য়া প্রকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, পাছে তাহার একটা খণ্ডও দৈবাং অমলের হাতে আসিয়া পড়ে।

প্রথমে সে লিখিয়াছিল 'শ্রাবণের মেঘ'। মনে করিয়াছিল, 'ভাবাশ্র্জলে অভিষিক্ত খ্ব একটা ন্তন লেখা লিখিয়াছি।' হঠাৎ চেতনা পাইয়া দেখিল জিনিসটা অমলের 'আষাঢ়ের চাঁদ'-এর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। অমল লিখিয়াছে, 'ভাই চাঁদ, তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মতো ল্বকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।' চার্ব লিখিয়াছিল. 'সখী কাদন্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্জলের তলে চাঁদকে চরি করিয়া প্লায়ন করিতেছ' ইত্যাদি।

কোনােমতেই অমলের গণিড এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চার্বরচনার বিষয় পরিবর্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কও, এ-সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বিলয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়য়-অন্থকার প্রকৃরিটর ধারে কালীর মন্দির ছিল: সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভয় ওংস্বৃক্য, সেই সন্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরানীর মাহাত্মা সন্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প— এই-সমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ-ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ন্বরপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং পল্লীগ্রামের ভাষা-ভংগী-আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই লেখাটা অমল কাড়িয়া লইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, গোড়ার দিকটা বেশ সরস হইয়াছে, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদাম প্রশংসনীয়। চার্ কহিল, "ঠাকুরপো, এসো আমরা একটা মাসিক কাগজ বের করি। কীবল।"

অমল। অনেকগর্বল রোপ্যচক্ত না হলে সে কাগজ চলবে কী করে।

চার্। আমাদের এ কাগজে কোনো খরচ নেই। ছাপা হবে না তো—হাতের অক্ষরে লিখব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারো লেখা বেরবে না, কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না। কেবল দ্ব কিপ করে বের হবে; একটি তোমার জন্যে, একটি আমার জন্যে।

কিছ্বদিন প্রে হইলে অমল এ প্রস্তাবে মাতিয়া উঠিত; এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিয়া গেছে। এখন দশজনকে উদ্দেশ না করিয়া কোনো রচনায় সে স্থ পায় না। তব্ সাবেক কালের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল। কহিল, "সে বেশ মজা হবে।"

চার্ন কহিল, "কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের কাগজ ছাড়া আর কোথাও তমি লেখা বের করতে পারবে না।"

অমল। তা হলে সম্পাদকরা যে মেরেই ফেলবে।

চার,। আর আমার হাতে বর্নিঝ মারের অস্ত্র নেই?

সেইরপে কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকে মিলিয়া কমিটি বসিল। অমল কহিল, "কাগজের নাম দেওয়া যাক চার্পাঠ।" চার্ কহিল, "না, এর নাম অমলা।"

এই নতেন বন্দোবস্তে চার্ মাঝের কয়দিনের দ্বঃখবিরন্তি ভুলিয়া গেল। তাহাদের মাসিকপত্রটিতে তো মন্দার প্রবেশ করিবার কোনো পথ নাই এবং বাহিরের লোকেরও প্রবেশের দ্বার রুম্ধ।

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূপতি একদিন আসিয়া কহিল, "চার্, তুমি যে লেখিকা হয়ে উঠবে, প্রে এমন তো কোনো কথা ছিল না।"

চার চুমকিয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি লেখিকা! কে বললে তোমাকে। কখ্খনো না।"

ভূপতি। বামালসন্থ গ্রেফ্তার। প্রমাণ হাতে-হাতে।— বলিয়া ভূপতি একখণ্ড সরোর্হ বাহির করিল। চার্ দেখিল, যে-সকল লেখা সে তাহাদের গ্রুপত সম্পত্তি মনে করিয়া নিজেদের হৃতলিখিত মাসিকপত্রে সঞ্জ করিয়া রাখিতেছিল তাহাই লেখক-লেখিকার নামসন্থ সরোর্হে প্রকাশ হইয়াছে।

কে যেন তাহার খাঁচার বড়ো সাধের পোষা পাখিগর্নিকে দ্বার খ্রিলয়া উড়াইয়া দিয়াছে, এমনি তাহার মনে হইল। ভূপতির নিকটে ধরা পড়িবার লজ্জা ভূলিয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

"আর এইটে দেখো দেখি।" বলিয়া বিশ্ববন্ধ, খবরের কাগজ খালিয়া ভূপতি চার,র সম্মুখে ধরিল। তাহাতে 'হাল বাংলা লেখার ঢং' বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

চার্য হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "এ পড়ে আমি কী করব।" তখন অমলের উপর অভিমানে আর কোনো দিকে সে মন দিতে পারিতেছিল না। ভূপতি জোর করিয়া কহিল, "একবার পড়ে দেখোই-না।"

চার অগত্যা চোথ ব্লাইয়া গেল। আধ্নিক কোনো কোনো লেথকগ্রেণীর ভাবাড়ম্বরে পূর্ণ গদ্য লেথাকে গালি দিয়া লেথক খ্ব কড়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে অমল এবং মন্মথ দত্তর লেখার ধারাকে সমালোচক তীব্র উপহাস করিয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়া নবীনা লেখিকা শ্রীমতী চার্লতার ভাষার অকৃত্রিম সরলতা, অনায়াস সরসতা এবং চিত্ররচনানৈপ্ন্ণ্যের বহুল প্রশংসা করিয়াছে। লিখিয়াছে, এইর্প রচনাপ্রণালীর অন্করণ করিয়া সফলতা লাভ করিলে তবেই অমল-কোম্পানির নিম্তার, নচেৎ তাহারা সম্প্রণ ফেল করিবেইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "একেই বলে গুরুমারা বিদ্যে।"

চার, তাহার লেখার এই প্রথম প্রশংসায় এক-একবার খাদি হইতে গিয়া তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইতে লাগিল। তাহার মন যেন কোনোমতেই খাদি হইতে চাহিল না। প্রশংসার লোভনীয় সাধাপাত্র মাথের কাছ পর্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সে ব্রিতে পারিল, তাহার লেখা কাগজে ছাপাইয়া অমল হঠাং তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিবার সংকলপ করিয়াছিল। অবশেষে ছাপা হইলে পর স্থির করিয়াছিল কোনো-একটা কাগজে প্রশংসাপ্র্প সমালোচনা বাহির হইলে দুইটা একসঙ্গে দেখাইয়া চার্র রোষশান্তি ও উৎসাহবিধান করিবে। যখন প্রশংসা বাহির হইল তখন অমল কেন আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখাইতে আসিল না। এ সমালোচনায় অমল আঘাত পাইয়াছে এবং চার্কে দেখাইতে চাহে না বিলয়াই এ কাগজগ্রাল সে একেবারে গোপন করিয়া গেছে। চার্ব আরামের জন্য আতি নিভ্তে যে একটি ক্ষ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল হঠাং প্রশংসা-শিলাব্ ছির একটা বড়ো রকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্থালত করিবার জো করিল। চার্বর ইহা একেবারেই ভালো লাগিল না।

ভূপতি চলিয়া গেলে চার, তাহার শোবার ঘরের খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল: সম্মুখে সরোর,হ এবং বিশ্ববন্ধ, খোলা পড়িয়া আছে।

খাতা-হাতে অমল চার্কে সহসা চকিত করিয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দপদে প্রবেশ করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, বিশ্ববন্ধ্র সমালোচনা খ্রিলয়া চার্কু নিমন্দচিত্তে বসিয়া আছে।

প্নরায় নিঃশব্দপদে অমল বাহির হইয়া গেল। 'আমাকে গালি দিয়া চার্র লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চার্র আর চৈতন্য নাই।' ম্বুহ্তের মধ্যে তাহার সমস্ত চিন্ত যেন তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিল। চার্ যে মূর্থের সমালোচনা পড়িয়া নিজেকে আপন গ্রুর চেয়ে মস্ত মনে করিয়াছে, ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া অমল চার্র উপর ভারি রাগ করিল। চার্র উচিত ছিল কাগজখানা ট্করা ট্করা করিয়া ছিণ্ড়য়া আগ্নে ছাই করিয়া প্র্ডাইয়া ফেলা।

চার র উপর রাগ করিয়া অমল মন্দার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সশব্দে ডাকিল, "মন্দা-বউঠান।"

মন্দা। এসো ভাই, এসো। না চাইতেই যে দেখা পেল্বম। আজ আমার কী ভাগ্যি।

অমল। আমার নৃতন লেখা দ্ব-একটা শ্বনবে?

মন্দা। কতদিন থেকে 'শোনাব শোনাব' করে আশা দিয়ে রেখেছ কিন্তু শোনাও

না তো। কাজ নেই ভাই— আবার কে কোন্ দিক থেকে রাগ করে বসলে তুমিই বিপদে পড়বে— আমার কী।

অমল কিছ্ন তীরস্বরে কহিল, "রাগ করবেন কে। কেনই বা রাগ করবেন। আচ্ছা সে দেখা যাবে, তুমি এখন শোনোই তো।"

মন্দা যেন অত্যন্ত আগ্রহে তাড়াতাড়ি সংযত হইয়া বসিল। অমল স্কুর করিয়া সমারোহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমলের লেখা মন্দার পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, তাহার মধ্যে কোথাও সে কোনো কিনারা দেখিতে পায় না। সেইজন্যই সমস্ত মুখে আনন্দের হাসি আনিয়া অতিরিক্ত ব্যগ্রতার ভাবে সে শ্রনিতে লাগিল। উৎসাহে অমলের কণ্ঠ উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া উঠিল।

সে পড়িতেছিল— 'অভিমন্য যেমন গর্ভবাসকালে কেবল ব্যুহ-প্রবেশ করিতে দিখিয়াছিল, ব্যুহ হইতে নির্গমন শেথে নাই— নদীর স্রোত সেইর্প গিরিদরীর পাষাণ-জঠরের মধ্যে থাকিয়া কেবল সম্মুখেই চলিতে শিখিয়াছিল, পশ্চাতে ফিরিতে শেখে নাই। হায় নদীর স্রোত, হায় যোবন, হায় কাল, হায় সংসার, তোমরা কেবল সম্মুখেই চলিতে পার— যে পথে স্মৃতির স্বর্ণমণ্ডিত উপলখণ্ড ছড়াইয়া আস সে পথে আর কোনোদিন ফিরিয়া যাও না। মান্বের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনন্ত জগৎ সংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

এমন সময় মন্দার দ্বারের কাছে একটি ছায়া পড়িল, সে ছায়া মন্দা দেখিতে পাইল। কিন্তু যেন দেখে নাই এর্প ভান করিয়া অনিমেষদ্ভিতে অমলের ম্থের দিকে চাহিয়া নিবিড মনোযোগের সহিত পড়া শ্রনিতে লাগিল।

ছায়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল।

চার্ন অপেক্ষা করিয়া ছিল, অমল আসিলেই তাহার সম্মুখে বিশ্ববন্ধ্ কাগজটিকে যথোচিত লাঞ্ছিত করিবে, এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাহাদের লেখা মাসিকপত্রে বাহির করিয়াছে বলিয়া অমলকেও ভংশনা করিবে।

অমলের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল তব্ব তাহার দেখা নাই। চার্ব একটা লেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; অমলকে শ্বনাইবার ইচ্ছা; তাহাও পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে কোথা হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শ্বনা যায়। এ যেন মন্দার ঘরে।
শরবিশ্বের মতো সে উঠিয়া পড়িল। পায়ের শব্দ না করিয়া সে স্বারের কাছে
আসিয়া দাঁড়াইল। অমল যে লেখা মন্দাকে শ্বনাইতেছে এখনও চার্ব্ব তাহা শোনে
নাই। অমল পড়িতেছিল— 'মান্বের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়— অনন্ত
জগৎসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

চার যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমন নিঃশব্দে আর ফিরিয়া যাইতে পারিল না। আজ পরে পরে দুই-তিনটা আঘাতে তাহাকে একেবারে ধৈর্যচ্যুত করিয়া দিল। মন্দা যে একবর্ণও ব্রবিতেছে না এবং অমল যে নিতানত নির্বোধ মুড়ের মতো তাহাকে পড়িয়া শ্রনাইয়া তৃণ্তিলাভ করিতেছে, এ কথা তাহার চীংকার করিয়া বিলয়া আসিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু না বিলয়া সক্রোধে পদশব্দে তাহা প্রচার করিয়া আসিল। শয়নগ্রে প্রবেশ করিয়া চার্ব দ্বার সশব্দে বন্ধ করিল।

অমল ক্ষণকালের জন্য পড়ায় ক্ষান্ত দিল। মন্দা হাসিয়া চার্বর উদ্দেশে ইণ্গিত করিল। অমল মনে মনে কহিল, 'বউঠানের এ কী দৌরাত্ম্য। তিনি কি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাঁহারই ক্রীতদাস। তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পড়া শ্বনাইতে পারিব না। এ যে ভয়ানক জ্বল্ম। এই ভাবিয়া সে আরও উচ্চৈঃ স্বরে মন্দাকে পড়িয়া শ্বনাইতে লাগিল।

পড়া হইয়া গেলে চার্র ঘরের সম্মুখ দিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একবার চাহিয়া দেখিল, ঘরের দ্বার রুদ্ধ।

চার পদশব্দে ব্রিকা, অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল— একবারও থামিল না। রাগে ক্ষোভে তাহার কান্না আসিল না। নিজের ন্তন-লেখা খাতাখানি বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক পাতা বসিয়া বসিয়া ট্করা ট্করা করিয়া ছি'ড়িয়া স্ত্পাকার করিল। হায়, কী কুক্ষণেই এই-সমস্ত লেখালেখি আরম্ভ হইয়াছিল।

#### অণ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জর্ইফর্লের গন্ধ আসিতেছিল। ছিল্ল মেঘের ভিতর দিয়া দিনশ্ব আকাশে তারা দেখা যাইতেছিল। আজ চার্র চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই। জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া আছে, মৃদ্রবাতাসে আন্তে আন্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে, এবং তাহার চোখ দিয়া এমন ঝর্ ঝর্করিয়া কেন জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই ব্রিকতে পারিতেছে না।

এমন সময় ভূপতি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অত্যন্ত ন্লান, হদয় ভারাক্লান্ত। ভূপতির আসিবার সময় এখন নহে। কাগজের জন্য লিখিয়া প্রফুদেখিয়া অন্তঃপর্রে আসিতে প্রায়ই তাহার বিলম্ব হয়। আজ সন্ধ্যার পরেই যেন কোন্ সান্থনা-প্রত্যাশায় চার্র নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রদীপ জর্বলতেছিল না। খোলা জানলার ক্ষীণ আলোকে ভূপতি চার্কে বাতায়নের কাছে অস্পণ্ট দেখিতে পাইল; ধাঁরে ধাঁরে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শ্রনিতে পাইয়াও চার্ মুখ ফিরাইল না—ম্তিটির মতো স্থির হইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ভূপতি কিছ্ম আশ্চর্য হইয়া ডাকিল, "চার্ম।"

ভূপতির কণ্ঠন্বরে স্চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ভূপতি আসিয়াছে সে তাহা মনে করে নাই। ভূপতি চার্বর মাথার চুলের মধ্যে আঙ্বল ব্বলাইতে ব্বলাইতে ন্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে তুমি যে একলাটি বসে আছ, চার্? মন্দা কোথায় গেল।"

চার, যেমনটি আশা করিয়াছিল আজ সমসত দিন তাহার কিছুই হইল না। সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল অমল আসিয়া ক্ষমা চাহিবে— সেজন্য প্রস্তৃত হইয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় ভূপতির অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে সে যেন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না— একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপতি বাদত হইয়া ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চার্, কী হয়েছে, চার্,।" কী হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। এমনই কী হয়েছে। বিশেষ তো কিছ্ই হয় নাই। অমল নিজের ন্তন লেখা প্রথমে তাহাকে না শ্লাইয়া মন্দাকে শ্লাইয়াছে এ কথা লইয়া ভূপতির কাছে কী নালিশ করিবে। শ্লিনলে কি ভূপতি হাসিবে না? এই ভুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে গ্রন্তর নালিশের বিষয় যে কোন্খানে ল্কাইয়া আছে তাহা খ্লিয়া বাহির করা চার্র পক্ষে অসাধ্য। অকারণে সে যে কেন এত অধিক কণ্ট পাইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ ব্লিখতে না পারিয়া তাহার কন্টের বেদনা

আরও বাডিয়া উঠিয়াছে।

ভূপতি। বলো-না চার, তোমার কী হয়েছে। আমি কি তোমার উপর কোনো অন্যায় করেছি। তুমি তো জানই, কাগজের ঝঞ্চাট নিয়ে আমি কিরকম ব্যতিবাসত হয়ে আছি, যদি তোমার মনে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি সে আমি ইচ্ছে করে দিই নি।

ভূপতি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে যাহার একটিও জবাব দিবার নাই, সেই-জন্য চার্ব্ব ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল, ভূপতি এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়া ছাডিয়া গেলে সে বাঁচে।

ভূপতি দ্বিতীয়বার কোনো উত্তর না পাইয়া প্রনর্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল, "আমি সর্বদা তোমার কাছে আসতে পারি নে চার, সেজন্যে আমি অপরাধী, কিন্তু আর হবে না। এখন থেকে দিনরাত কাগজ নিয়ে থাকব না। আমাকে তুমি যতটা চাও ততটাই পাবে।"

চারু অধীর **হ**ইয়া ব**লিল, "সেজন্যে নয়।**"

ভূপতি কহিল, "তবে কী জন্যে।" বলিয়া খাটের উপর বসিল।

চার্ বিরক্তির শ্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, "সে এখন থাক্, রা**তে** বলব।"

ভূপতি মাহত্রিল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, এখন থাক্।" বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার নিজের একটা কী কথা বলিবার ছিল, সে আর বলা হইল না।

ভূপতি যে একটা ক্ষোভ পাইয়া গেল, চার্ব্র কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল, 'ফিরিয়া ডাকি।' কিন্তু ডাকিয়া কী কথা বলিবে। অন্বতাপে তাহাকে বিশ্ব করিল, কিন্তু কোনো প্রতিকার সে খ্রিজয়া পাইল না।

রাত্রি হইল। চার আজ সবিশেষ যত্ন করিয়া ভূপতির রাত্রের আহার সাজাইল এবং নিজে পাখা হাতে করিয়া বিসয়া রহিল।

এমন সময় শ্নিতে পাইল মন্দা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, "ব্রজ, ব্রজ।" ব্রজ চাকর সাড়া দিলে জিজ্ঞাসা করিল, "আমলবাব্র খাওয়া হয়েছে কি।" ব্রজ উত্তর করিল, "হয়েছে।" মন্দা কহিল, "খাওয়া হয়ে গেছে অথচ পান নিয়ে গোল নে যে।" মন্দা ব্রজকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভূপতি অন্তঃপ্ররে আসিয়া আহারে বসিল, চার্ন পাখা করিতে লাগিল।

চার আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ভূপতির সংগ প্রফর্ক্স দ্নিস্থভাবে নানা কথা কহিবে। কথাবার্তা আগে হইতে ভাবিয়া প্রদত্ত হইয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু মন্দার কণ্ঠদ্বরে তাহার বিশ্তৃত আয়োজন সমদত ভাঙিয়া দিল, আহারকালে ভূপতিকে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। ভূপতিও অত্যন্ত বিমর্য অন্যান্দক হইয়া ছিল। সে ভালো করিয়া খাইল না, চার একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু খাচ্ছ না যে।"

ভূপতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কেন। কম খাই নি তো।"

শয়নঘরে উভয়ে একত্র হইলে ভূপতি কহিল, "আজ রাত্রে তুমি কী বলবে বলেছিলে।"

চার্ কহিল, "দেখো, কিছ্বিদন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হয় না।" ভূপতি। কেন, কী করেছে।

চার। অমলের সঙ্গে ও এমনি ভাবে চলে যে, সে দেখলে লজ্জা হয়।

ভূপতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "হাঁঃ, তুমি পার্গল হয়েছ! অমল ছেলেমান্র। সেদিনকার ছেলে—"

চার,। তুমি তো ঘরের খবর কিছ্বই রাখ না, কেবল বাইরের খবর কুড়িয়ে বেড়াও। যাই হোক, বেচারা দাদার জন্যে আমি ভাবি। তিনি কখন খেলেন না খেলেন মন্দা তার কোনো খোঁজও রাখে না, অথচ অমলের পান থেকে চুন খসে গেলেই চাকরবাকরদের সঙ্গে বকাবিক ক'রে অন্থ করে।

ভূপতি। তোমরা মেয়েরা কিন্তু ভারি সন্দিশ্ধ তা বলতে হয়।—চার্ রাগিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ, আমরা সন্দিশ্ধ, কিন্তু বাড়িতে আমি এ-সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না তা বলে রাখছি।"

চার্র এই-সমস্ত অম্লক আশঙ্কায় ভূপতি মনে মনে হাসিল, খ্শিও হইল। গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্মে আন্মানিক কাল্পনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে, এজন্য সাধনী স্ত্রীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দ্যুতিক্ষেপ্, তাহার মধ্যে একটি মাধ্যে এবং মহত্তু আছে।

ভূপতি শ্রন্থায় এবং স্নেহে চার্র ললাট চুম্বন করিয়া কহিল, "এ নিয়ে আর কোনো গোল করবার দরকার হবে না। উমাপতি ময়মনসিংহে প্র্যাক্টিস্ করতে যাচ্ছে, মন্দাকেও সংখ্য নিয়ে যাবে।"

অবশেষে নিজের দুর্শিচনতা এবং এই-সকল অপ্রীতিকর আলোচনা দ্ব করিয়া দিবার জন্য ভূপতি টেবিল হইতে একটা খাতা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তোমার লেখা আমাকে শোনাও-না, চার্।"

চার খাতা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "এ তোমার ভালো লাগবে না, তুমি ঠাট্টা করবে।"

ভূপতি এই কথায় কিছ্ ব্যথা পাইল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি ঠাট্টা করব না, এমনি স্থির হয়ে শ্বনব যে তোমার ভ্রম হবে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।"

কিন্তু ভূপতি আমল পাইল না—দেখিতে দেখিতে খাতাপত্র নান। আবরণ-আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তহিতি হইয়া গেল।

#### নবম পরিচ্ছেদ

সকল কথা ভূপতি চার কে বলিতে পারে নাই। উমাপতি ভূপতির কাগজখানির কর্মাধ্যক্ষ ছিল। চাঁদা আদায়, ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওয়া, এ সমুস্তই উমাপতির উপর ভার ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগজওয়ালার নিকট হইতে উকিলের চিঠি পাইয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভূপতির নিকট হইতে তাহাদের ২৭০০, টাকা পাওনা জানাইয়াছে। ভূপতি উমাপতিকে ডাকিয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার! এ টাকা তো আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। কাগজের দেনা চার-পাঁচশোর বেশি তো হবার কথা নয়।"

উমাপতি কহিল, "নিশ্চয় এরা ভুল করেছে।"

কিন্তু, আর চাপা রহিল না। কিছ্কাল হইতে উমাপতি এইর্প ফাঁকি দিয়া

আসিতেছে। কেবল কাগজ সম্বন্ধে নহে, ভূপতির নামে উমাপতি বাজারে অনেক দেনা করিয়াছে। গ্রামে সে যে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতেছে তাহার মাল-মসলার কতক ভূপতির নামে লিখাইয়াছে, অধিকাংশই কাগজের টাকা হইতে শোধ করিয়াছে।

যখন নিতান্তই ধরা পড়িল তখন সে রুক্ষ ন্বরে কহিল, ''আমি তো আর নিরুদ্দেশ হচ্ছি নে। কাজ করে আমি ব্লমে ব্লমে শোধ দেব— তোমার সিকি পয়সার দেনা যদি বাকি থাকে তবে আমার নাম উমাপতি নয়।"

তাহার নামের ব্যত্যয়ে ভূপতির কোনো সান্থনা ছিল না। অর্থের ক্ষতিতে ভূপতি তত ক্ষ্মে হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতায় সে যেন ঘর হইতে শ্নেয়র মধ্যে পা ফেলিল।

সেইদিন সে অকালে অন্তঃপর্রে গিয়াছিল। প্থিবীতে একটা যে নিশ্চয় বিশ্বাসের স্থান আছে, সেইটে ক্ষণকালের জন্য অন্তব করিয়া আসিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। চার তখন নিজের দ্বঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানলার কাছে অন্ধ্বারে বাসয়া ছিল।

উমাপতি পর্রাদনই ময়মনসিংহে যাইতে প্রস্তৃত। বাজারের পাওনাদাররা খবর পাইবার প্রেই সে সরিয়া পড়িতে চায়। ভূপতি ঘৃণাপ্রক উমাপতির সহিত কথা কহিল না—ভূপতির সেই মোনাবস্থা উমাপদ সোভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিল।

অমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দা-বোঠান, এ কী ব্যাপার। জিনিসপত্র গোছাবার ধুম যে?"

মন্দা। আর ভাই, যেতে তো হবেই। চিরকাল কি থাকব।

অমল। যাচ্ছ কোথায়।

মন্দা। দেশে।

অমল। কেন। এখানে অস্ক্রিধাটা কী হল।

মন্দা। অস্বিধে আমার কী বল। তোমাদের পাঁচজনের সঙ্গে ছিল্ম, স্থেই ছিল্ম। কিন্তু অন্যের অস্ববিধে হতে লাগল যে।— বলিয়া চার্র ঘরের দিকে কটাক্ষ করিল।

আমল গশ্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মন্দা কহিল, "ছি ছি, কী লাজা। বাব, কী মনে করলানে।"

অমল এ কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিল না। এট্রকু স্থির করিল, চার, তাহাদের সম্বন্ধে দাদার কাছে এমন কথা বলিয়াছে যাহা বলিবার নহে।

অমল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল এ বাড়িতে আর ফিরিয়া না আসে। দাদা যদি বোঠানের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া থাকেন, তবে মন্দা যে পথে গিয়াছে তাহাকেও সেই পথে যাইতে হয়। মন্দাকে বিদায় এক হিসাবে অমলের প্রতিও নির্বাসনের আদেশ—সেটা কেবল মুখ ফুটিয়া বলা হয় নাই মাত্র। ইহার পরে কর্তব্য খুব স্কুপন্ট— আর একদন্ডও এখানে থাকা নয়। কিন্তু দাদা যে তাহার সন্বন্ধে কোনোপ্রকার অন্যায় ধারণা মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিবেন সে হইতেই পারে না। এতদিন তিনি অক্ষুদ্ধ বিশ্বাসে তাহাকে ঘরে স্থান দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে বিশ্বাসে যে অমল কোনো অংশে আঘাত দেয় নাই সে কথা দাদাকে না বুঝাইয়া সে কেমন করিয়া যাইবে।

ভূপতি তখন আত্মীয়ের কৃতঘাতা, পাওনাদারের তাড়না, উচ্চৃতখল হিসাবপত

এবং শ্ন্য তহবিল লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিল। তাহার এই শ্ব্ৰু মনোদ্বংখের কেহ দোসর ছিল না— চিত্তবেদনা এবং ঋণের সঙ্গে একলা দাঁড়াইয়া ষ্বুষ্ধ করিবার জন্য ভূপতি প্রস্তৃত হইতেছিল।

এমন সময় অমল ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূপতি নিজের অগাধ চিন্তার মধ্য হইতে হঠাৎ চম্কিয়া উঠিয়া চাহিল। কহিল, "খবর কী অমল।" অকন্মাৎ মনে হইল, অমল ব্রিঝ আর-একটা কী গ্রের্তর দ্বঃসংবাদ লইয়া আসিল।

অমল কহিল, "দাদা, আমার উপরে তোমার কি কোনোরকম সন্দেহের কারণ হয়েছে।"

ভূপতি আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তোমার উপরে সন্দেহ!" মনে মনে ভাবিল, 'সংসার ষের্প দেখিতেছি তাহাতে কোনোদিন অমলকেও সন্দেহ করিব আশ্চর্য নাই।'

অমল। বোঠান কি আমার চরিত্রসম্বন্ধে তোমার কাছে কোনোরকম দোষারোপ করেছেন।

ভূপতি ভাবিল, ওঃ, এই ব্যাপার। বাঁচা গেল। স্নেহের অভিমান। সে মনে করিয়াছিল, সর্বনাশের উপর বর্ঝি আর-একটা কিছ্ম সর্বনাশ ঘটিয়াছে, কিন্তু গ্রুব্তর সংকটের সময়েও এই-সকল তুচ্ছ বিষয়ে কর্ণপাত করিতে হয়। সংসার এ দিকে সাঁকোও নাড়াইবে অথচ সেই সাঁকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আঁটিগুলো পার করিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাড়িবে না।

অন্য সময় হইলে ভূপতি অমলকে পরিহাস করিত, কিন্তু আজ তাহার সে প্রফল্লেতা ছিল না। সে বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি।"

অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান কিছু, বলেন নি?"

ভূপতি। তোমাকে ভালোবাসেন বলে যদি কিছ্ম বলে থাকেন তাতে রাগ করবার কোনো কারণ নেই।

অমল। কাজকর্মের চেণ্টায় এখন আমার অন্যত্র যাওয়া উচিত।

ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, "অমল, তুমি কী ছেলেমান ্যি করছ তার ঠিক নেই। এখন পড়াশ নো করো, কাজকর্ম পরে হবে।"

অমল বিমর্থ মন্থ চলিয়া আসিল, ভূপতি তাহার কাগজের গ্রাহকদের মল্যু-প্রাশ্তির তালিকার সহিত তিন বংসরের জমাখরচের হিসাব মিলাইতে বসিয়া গেল।

## দশম পরিচ্ছেদ

অমল স্থির করিল, বউঠানের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে হইবে, এ কথাটার শেষ না করিয়া ছাড়া হইবে না। বোঠানকে যে-সকল শক্ত শক্ত কথা শ্নাইবে মনে মনে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মন্দা চলিয়া গেলে চার্ক্ সংকল্প করিল, অমলকে সে নিজে হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার রোষশান্তি করিবে। কিন্তু একটা লেখার উপলক্ষ করিয়া ডাকিতে হইবে। অমলেরই একটা লেখার অন্করণ করিয়া 'অমাবস্যার আলো' নামে সে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছে। চার্ক এট্কু ব্বিয়াছে যে তাহার স্বাধীন ছাঁদের লেখা অমল পছন্দ করে না।

প্রিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিয়া ফেলে বলিয়া চার, তাহার

ন্তন রচনায় প্রিমাকে অত্যতে ভর্ণসনা করিয়া লজ্জা দিতেছে। লিখিতেছে—
অমাবস্যার অতলম্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলোকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে
স্তরে আবন্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই—তাই প্রিমার
উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপ্রেণতর—ইত্যাদি। অমল নিজের
সকল লেখাই সকলের কাছে প্রকাশ করে এবং চার্ব্ তাহা করে না—প্রিমান
অমাবস্যার তুলনার মধ্যে কি সেই কথাটার আভাস আছে।

এ দিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোনো আসন্ন ঋণের তাগিদ হইতে মন্ত্রিলাভের জন্য তাহার পরম বন্ধ্য মতিলালের কাছে গিয়াছিল।

মতিলালকে সংকটের সময় ভূপতি কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়াছিল— সেদিন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সেই টাকাটা চাহিতে গিয়াছিল। মতিলাল স্নানের পর গা খ্রালয়া পাখার হাওয়া লাগাইতেছিল এবং একটা কাঠের বাক্সর উপর কাগজ মেলিয়া অতি ছোটো অক্ষরে সহস্র দ্বর্গানাম লিখিতেছিল। ভূপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত হদ্যতার স্বরে কহিল, "এসো এসো— আজকাল তো তোমার দেখাই পাবার জো নেই।"

মতিলাল টাকার কথা শর্নিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিয়া কহিল, "কোন্ টাকার কথা বলছ। এর মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছি নাকি।"

ভূপতি সাল-তারিখ স্মারণ করাইয়া দিলে মতিলাল কহিল, "ওঃ, সেটা তো অনেকদিন হল তামাদি হয়ে গেছে।"

ভূপতির চক্ষে তাহার চতুদিকের চেহারা সমসত যেন বদল হইয়া গেল। সংসারের যে অংশ হইতে মুখোশ খসিয়া পড়িল সে দিকটা দেখিয়া আতৎক ভূপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বন্যা আসিয়া পড়িলে ভীত ব্যক্তি যেখানে সকলের চেয়ে উচ্চ চ্ড়া দেখে সেইখানে যেমন ছুটিয়া যায়, সংশয়াক্রান্ত বিহঃসংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে অন্তঃপ্রের প্রবেশ করিল, মনে মনে কহিল, 'আর যাই হোক, চারু তো আমাকে বঞ্চনা করিবে না।'

চার, তথন খাটে বসিয়া কোলের উপর বালিশ এবং বালিশের উপর খাতা রাখিয়া বংকিয়া পড়িয়া একমনে লিখিতেছিল। ভূপতি যখন নিতানত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তখনই তাহার চেতনা হইল, তাড়াতাড়ি তাহার খাতাটা পায়ের নীচে চাপিয়া বসিল।

মনে যখন বেদনা থাকে তখন অল্প আঘাতেই গ্রুর্তর ব্যথা বোধ হয়। চার্ব এমন অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিয়া ভূপতির মনে বাজিল।

ভূপতি ধীরে ধীরে খাটের উপর চার্র পাশে বসিল। চার্ তাহার রচনাস্ত্রোতে অনপেক্ষিত বাধা পাইয়া এবং ভূপতির কাছে হঠাং খাতা ল্কাইবার ব্যস্ততায় অপ্রতিভ হইয়া কোনো কথাই জোগাইয়া উঠিতে পারিল না।

সোদন ভূপতির নিজের কিছু দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিস্তহদেত চার্র নিকটে প্রাথী হইরা আসিয়াছিল। চার্র কাছ হইতে আশৎকাধমী ভালোবাসার একটা-কোনো প্রশ্ন, একটা-কিছু আদর পাইলেই তাহার ক্ষত-ষন্দ্রণায় ঔষধ পড়িত। কিন্তু 'হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া', এক মৃহ্তুর্তের প্রয়োজনে প্রীতিভাণ্ডারের চাবি চার্র যেন কোনোখানে খ্র্বিজয়া পাইল না। উভয়ের স্কৃঠিন মৌনে ঘরের নীরবতা অত্যন্ত নিবিড হইয়া আসিল।

খানিকক্ষণ নিতাৰত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিৰ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া

উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেই সময় অমল বিস্তর শক্ত শক্ত কথা মনের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া চার্র ঘরে দ্রতপদে আসিতেছিল, পথের মধ্যে অমল ভূপতির অত্যানত শ্বুক্র বিবর্ণ মূখ দেখিয়া উদ্বিশ্ন হইয়া থামিল, জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার অস্থুক্রেছে?"

অমলের দিন প্রস্বর শ্রনিবামার হঠাৎ ভূপতির সমস্ত হৃদয় তাহার অশ্ররাশি লইয়া ব্বেকর মধ্যে যেন ফ্রলিয়া উঠিল। কিছ্কুল কোনো কথা বাহির হইল না। সবলে আত্মসম্বরণ করিয়া ভূপতি আর্দ্র স্বরে কহিল, "কিছ্কু হয় নি, অমল। এবারে কাগজে তোমার কোনো লেখা বেরচ্ছে কি।"

আমল শক্ত শক্ত কথা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা কোথায় গেল। তাড়াতাড়ি চারুর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠান, দাদার কী হয়েছে বলো দেখি।"

চার্কহিল, "কই, তা তো কিছু ব্রুতে পারল্ম না। অন্য কাগজে বোধ হয় ওঁর কাগজকে গাল দিয়ে থাকবে।"

অমল মাথা নাড়িল।

না ডাকিতেই অমল আসিল এবং সহজভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া চার অত্যন্ত আরাম পাইল। একেবারেই লেখার কথা পাড়িল—কহিল. "আজ আমি 'অমাবস্যার আলো' বলে একটা লেখা লিখছিল্ম ; আর একট্ হলেই তিনি সেটা দেখে ফেলেছিলেন।"

চার্ নিশ্চয় দ্থির করিয়াছিল, তাহার ন্তন লেখাটা দেখিবার জন্য অমল পীড়াপীড়ি করিবে। সেই অভিপ্রায়ে খাতাখানা একট্ব নাড়াচাড়াও করিল। কিশ্তু অমল একবার তীব্রদ্ভিটতে কিছ্কুশণ চার্র ম্বথের দিকে চাহিল— কী ব্বিল, কী ভাবিল জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাও এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামান্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল। অমল কোনো কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চার, অমলের এই অভতপূর্ব ব্যবহারের কোনো তাৎপর্য ব্যবিতে পারিল না।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

পর্রাদন ভূপতি আবার অসময়ে শয়নঘরে আসিয়া চার্বকে ডাকাইয়া আনাইল। কহিল, "চার্ব, অমলের বেশ একটি ভালো বিবাহের প্রস্তাব এসেছে।"

চার অন্যমনস্ক ছিল। কহিল, "ভালো কী এসেছে।"

ভূপতি। বিয়ের সম্বন্ধ।

চার। কেন, আমাকে কি পছন্দ হল না।

ভূপতি উচ্চঃম্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তোমাকে পছন্দ হল কি না সে কথা এখনও অমলকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যদিই বা হয়ে থাকে আমার তো একটা ছোটোখাটো দাবি আছে, সে আমি ফস্করে ছাডছি নে।"

চার,। আঃ, কী বকছ তার ঠিক নেই। তুমি যে বললে, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।— চার,র মুখ লাল হইয়া উঠিল।

ভূপতি। তা হলে কি ছন্টে তোমাকে খবর দিতে আসতুম? বকশিশ পাবার তো আশা ছিল না। চার্। অমলের সম্বন্ধ এসেছে? বেশ তো। তা হলে আর দেরি কেন। ভূপতি। বর্ধমানের উকিল রঘ্নাথবাব্ তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে অমলকে বিলেত পাঠাতে চান।

চার বিক্ষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিলেত?"

ভূপতি। হাঁ, বিলেত।

চার্। অমল বিলেত যাবে? বেশ মজা তো। বেশ হয়েছে, ভালোই হয়েছে। তা তুমি তাকে একবার বলে দেখো।

ভূপতি। আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে ব্রিঝয়ে বললে ভালো হয় না?

চার্। আমি তো তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না। আমি তাকে বলতে পারব না।

ভূপতি। তোমার কি মনে হয়, সে করবে না?

চার্। আরও তো অনেকবার চেম্টা দেখা গেছে, কোনামতে তো রাজি হয় নি।
ভূপতি। কিন্তু এবারকার এ প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না।
আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি তো আর সেরকম করে আশ্রয় দিতে
পারব না।

ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল। অমল আসিলে তাহাকে বলিল, "বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাব্র মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর ইচ্ছে বিবাহ দিয়ে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। তোমার কী মত।"

অমল কহিল, "তোমার যদি অনুমতি থাকে, আমার এতে কোনো অমত নেই।" অমলের কথা শ্রনিয়া উভয়ে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে যে বলিবামাত্রই রাজি হইবে, এ কেহ মনে করে নাই।

চার্ব তীরস্বরে ঠাটা করিয়া কহিল, "দাদার অন্মতি থাকলেই উনি মত দেবেন! কী আমার কথার বাধ্য ছোটো ভাই। দাদার 'পরে ভক্তি এতদিন কোথায় ছিল, ঠাকুরপো?"

অমল উত্তর না দিয়া একট্রখানি হাসিবার চেন্টা করিল।

অমলের নির্ত্তরে চার্যেন তাহাকে চেতাইয়া তুলিবার জন্য দ্বিগ্বণতর ঝাঁজের সংখ্য বলিল, "তার চেয়ে বলো-না কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে। এতদিন ভান করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না? পেটে খিদে মুখে লাজ!"

ভূপতি উপহাস করিয়া কহিল, "অমল তোমার থাতিরেই এতদিন খিদে চেপে রেথেছিল, পাছে ভাজের কথা শনে তোমার হিংসে হয়।"

চার, এই কথায় লাল হইয়া উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল, "হিংসে! তা বইকি! কথ্খনো আমার হিংসে হয় না। ওরকম করে বলা তোমার ভারি অন্যায়।"

ভূপতি। ঐ দেখো। নিজের স্ত্রীকে ঠাট্টাও করতে পারব না।

हात्र । ना, ওরকম ঠাট্রা আমার ভালো লাগে ना।

ভূপতি। আচ্ছা, গ্রন্তর অপরাধ করেছি। মাপ করো। যা হোক, বিয়ের প্রস্তাবটা তা হলে স্থির?

অমল কহিল, "হাঁ।"

চার। মেরেটি ভালো কি মন্দ তাও বৃঝি একবার দেখতে যাবারও তর সইল না। তোমার যে এমন দশা হয়ে এসেছে তা তো একট্ব আভাসেও প্রকাশ কর নি। ভূপতি। অমল, মেয়ে দেখতে চাও তো তার বন্দোবস্ত করি। খবর নিয়েছি মেয়েটি স্কুনরী।

অমল। না, দেখবার দরকার দেখি নে।

চার্। ওর কথা শোন কেন। সে কি হয়। কনে না দেখে বিয়ে হবে? ও না দেখতে চায় আমরা তো দেখে নেব।

অমল। ना नाना, ঐ निरा प्रिथा प्रित कत्रवात नत्रकात प्रिथ न।

চার,। কাজ নেই বাপ,— দেরি হলে বৃক্ ফেটে যাবে। তুমি টোপর মাথায় দিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়ো। কী জানি, তোমার সাত রাজার ধন মানিকটিকে যদি আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায়।

অমলকে চার্ল কোনো ঠাটাতেই কিছ্মান্র বিচলিত করিতে পারিল না।

চার্। বিলেত পালাবার জন্যে তোমার মনটা ব্রিঝ দৌড়চ্ছে? কেন, এখানে আমরা তোমাকে মার্রাছল্ম না ধর্রাছল্ম। হ্যাট কোট পরে সাহেব না সাজলে এখনকার ছেলেদের মন ওঠে না। ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মতো কালা আদ্মিদের চিনতে পারবে তো?

অমল কহিল, "তা হলে আর বিলেত যাওয়া কী করতে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "কালো রূপ ভোলবার জন্যেই তো সাত সম্দ্র পেরোনো। তা, ভয় কী চার্ম, আমরা রইল্ম্ম, কালোর ভক্তের অভাব হবে না।"

ভূপতি খ্রিশ হইয়া তথ্নই বর্ধমানে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বিবাহের দিন পিথর হইয়া গেল।

#### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিয়া দিতে হইল। ভূপতি খরচ আর জোগাইয়া উঠিতে পারিল না। লোকসাধারণ-নামক একটা বিপ্লুল নির্মাম পদার্থের যে সাধনায় ভূপতি দীর্ঘাকাল দিনরাত্রি একান্ত মনে নিযুক্ত ছিল সেটা এক মুহুর্তে বিসর্জান দিতে হইল। ভূপতির জীবনের সমস্ত চেণ্টা যে অভ্যুস্ত পথে গত বারো বংসর অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাৎ এক জায়গায় যেন জলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। ইহার জন্য ভূপতি কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ-বাধাপ্রাপ্ত তাহার এত-দিনকার সমস্ত উদ্যাবক সে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। তাহারা যেন উপবাসী অনাথ শিশ্বসন্তানদের মতো ভূপতির মুখের দিকে চাহিল, ভূপতি তাহাদিগকে আপন অন্তঃপুরে করুণাময়ী শুগ্রাধ্যাগরায়ণা নারীর কাছে আনিয়া দাঁড় করাইল।

নারী তখন কী ভাবিতেছিল। সে মনে মনে বলিতেছিল, 'এ কী আশ্চর্য', অমলের বিবাহ হইবে সে তো খ্ব ভালোই। কিন্তু এতকাল পরে আমাদের ছাড়িয়া পরের ঘরে বিবাহ করিয়া বিলাত চলিয়া যাইবে, ইহাতে তাহার মনে একবারও একট্বর্খানির জন্য শ্বিধাও জন্মিল না? এতদিন ধরিয়া তাহাকে যে আমরা এত যত্ন করিয়া রাখিলাম, আর যেমনি বিদায় লইবার একট্বখানি ফাঁক পাইল অমনি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, যেন এতদিন স্যোগের অপেক্ষা করিতেছিল। অথচ ম্বথেকতই মিন্ট, কতই ভালোবাসা। মান্বকে চিনিবার জো নাই। কে জানিত, যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হৃদয় কিছুমান্ত নাই।'

নিজের হৃদয়প্রাচুর্যের সহিত তুলনা করিয়া চার অমলের শ্ন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেন্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্বেগ তপত শ্লের মতো তাহার অভিমানকে ঠোলয়া ঠোলয়া তুলিতে লাগিল—'অমল আজ বাদে কাল চলিয়া যাইবে, তব্ব এ কয় দিন তাহার দেখা নাই। আমাদের মধ্যে যে পরপ্রর একটা মনান্তর হইয়াছে সেটা মিটাইয়া লইবার আর অবসরও হইল না।' চার্ব প্রতিক্ষণে মনে করে, অমল আপনি আসিবে— তাহাদের এতিদনকার খেলাখ্লা এমন করিয়া ভাঙিবে না, কিন্তু অমল আর আসেই না। অবশেষে যখন যাত্রার দিন অত্যন্ত নিকটবতী হইয়া আসিল তখন চার্ব নিজেই অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অমল বলিল, "আর একটা পরে যাচ্ছি।" চারা তাহাদের সেই বারান্দার চোনিটাতে গিয়া বাসল। সকালবেলা হইতে ঘন মেঘ করিয়া গামট হইয়া আছে— চারা তাহার খোলা চুল এলো করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা হাতপাখা লইয়া ক্লান্ত দেহে অলপ অলপ বাতাস করিতে লাগিল।

অত্যন্ত দেরি হইল। ক্রমে তাহার হাতপাখা আর চলিল না। রাগ দ্বঃখ অধৈর্য তাহার ব্বকের ভিতরে ফ্রিটিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল— নাই আসিল অমল, তাতেই বা কী। কিন্তু তব্ব পদশব্দ মাত্রেই তাহার মন শ্বারের দিকে ছ্র্টিয়া ঘাইতে লাগিল।

দ্র গির্জায় এগারোটা বাজিয়া গেল। স্নানান্তে এখনি ভূপতি খাইতে আসিবে। এখনও আধ ঘণ্টা সময় আছে, এখনও অমল যদি আসে। যেমন করিয়া হোক, তাহাদের কয়দিনকার নীরব ঝগড়া আজ মিটাইয়া ফোলতেই হইবে— অমলকে এমনভাবে বিদায় দেওরা যাইতে পারে না। এই সমবয়সি দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরন্তন মধ্র সম্বন্ধট্নকু আছে— অনেক ভাব, আড়ি, অনেক স্নেহের দোরাত্মা, অনেক বিশ্রন্থ স্বখালোচনায় বিজড়িত একটি চিরচ্ছায়াময় লতাবিতান— অমল সে কি আজ ধ্নুলায় ল্টাইয়া দিয়া বহুদিনের জন্য বহুদ্বের চলিয়া যাইবে। একট্মপরিতাপ হইবে না? তাহার তলে কি শেষ জলও সিঞ্চন করিয়া যাইবে না— তাহাদের অনেকদিনের দেওর-ভাজ সম্বন্ধের শেষ তাগ্রুজল!

আধঘণ্টা প্রায় অতীত হয়। এলো খোঁপা খ্রিলয়া খানিকটা চুলের গ্রুচ্ছ চার্ দ্রুতবেগে আঙ্বলে জড়াইতে এবং খ্রিলতে লাগিল। অগ্রন্থ সম্বরণ করা আর যায় না। চাকর আসিয়া কহিল, "মাঠাকর্ন, বাব্রর জন্যে ডাব বের করে দিতে হবে।"

চার আঁচল হইতে ভাঁড়ারের চারি খ্লিয়া ঝন্ করিয়া চাকরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল-- সে আশ্চর্য হইয়া চারি লইয়া চলিয়া গেল।

চার্র ব্বের কাছ হইতে কী একটা ঠেলিয়া কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে ভূপতি সহাস্যমুখে খাইতে আসিল। চার্নু পাখা হাতে আহারন্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অমল ভূপতির সঙ্গে আসিয়াছে। চার্নু তাহার মুখের দিকে চাহিল না।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান, আমাকে ডাকছ?"

চার্ কহিল, "না, এখন আর দরকার নেই।"

অমল। তা হলে আমি যাই, আমার আবার অনেক গোছাবার আছে।

চার্ব তথন দীপ্তচক্ষে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল; কহিল, "যাও।" অমল চার্র মুখের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে ভূপতি কিছ্কেণ চার্র কাছে বসিয়া থাকে। আজ দেনাপাওনা-হিসাবপত্রের হাণ্গামে ভূপতি অত্যন্ত ব্যস্ত—তাই আজ অন্তঃপ্রের বেশিক্ষণ থাকিতে পারিবে না বলিয়া কিছ্ম ক্ষরে হইয়া কহিল, "আজ আর আমি বেশিক্ষণ বসতে পারিছ নে— আজ অনেক ঝঞ্জাট।"

চার, বলিল, "তা যাও-না।"

ভূপতি ভাবিল, চার্ম অভিমান করিল। বলিল, "তাই বলে যে এখনি যেতে হবে তা নয়; একট্ম জিরিয়ে যেতে হবে।" বলিয়া বিসল। দেখিল চার্ম বিমর্ষ হইয়া আছে। ভূপতি অন্তংত চিত্তে অনেকক্ষণ বিসয়া রহিল, কিন্তু কোনোমতেই কথা জমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ কথোপকথনের বৃথা চেন্টা করিয়া ভূপতি কহিল, "অমল তো কাল চলে যাচ্ছে, কিছ্মিদন তোমার বোধ হয় খ্ব একলা বোধ হবে।"

চার, তাহার কোনো উত্তর না দিয়া যেন কী একটা আনিতে চট্ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভূপতি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

চার্ব আজ অমলের ম্বের দিকে চাহিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল অমল এই কয়দিনেই অত্যন্ত রোগা হইয়া গেছে— তাহার ম্বেথ তর্নতার সেই স্ফৃতি একেবারেই নাই। ইহাতে চার্ব স্থও পাইল বেদনাও বোধ করিল। আসল্ল বিচ্ছেদই যে অমলকে ক্লিট করিতেছে, চার্ব তাহাতে সন্দেহ রহিল না— কিন্তু তব্ব অমলের এমন ব্যবহার কেন। কেন সে দ্রে দ্রে পালাইয়া বেড়াইতেছে। বিদায়কালকে কেন সেইছাপ্র্বক এমন বিরোধতিক্ত করিয়া তুলিতেছে।

বিছানায় শ্রহায় ভাবিতে ভাবিতে সৈ হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বিসল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালোবাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বিলয়াই যদি অমল এমন করিয়া—ছি! অমলের মন কি এমন হইবে। এত ক্ষুদ্র? এমন কল্বিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন যাইবে? অসম্ভব। সন্দেহকে একান্ত চেণ্টায় দ্র করিয়া দিতে চাহিল কিন্তু সন্দেহ তাহাকে সবলে দংশন করিয়া রহিল।

এমনি করিয়া বিদায়কাল আসিল। মেঘ পরিষ্কার হইল না। অমল আসিয়া কম্পিতকন্ঠে কহিল, "বোঠান, আমার যাবার সময় হয়েছে। তুমি এখন থেকে দাদাকে দেখো। তাঁর বড়ো সংকটের অবস্থা— তুমি ছাড়া তাঁর আর সান্থনার কোনো পথ নেই।"

অমল ভূপতির বিষণ্ণ দ্বান ভাব দেখিয়া সন্ধান দ্বারা তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল। ভূপতি যে কির্প নিঃশব্দে আপন দ্বঃখদ্বদ্শার সহিত একলা লড়াই করিতেছে, কাহারও কাছে সাহায্য বা সান্থনা পায় নাই, অথচ আপন আশ্রিত পালিত আত্মীয়স্বজনদিগকে এই প্রলয়সংকটে বিচলিত হইতে দেয় নাই. ইহা সে চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে চার্র কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল, সবেগে বলিল, 'চুলোয় যাক আষাড়ের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো। আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি প্রশ্ন মান্য।'

গত রাত্রি সমস্ত রাত জাগিয়া চার্ব ভাবিয়া রাখিয়াছিল অমলকে বিদায়কালে কী কথা বলিবে— সহাস্য অভিমান এবং প্রফ্রল্ল ঔদাসীন্যের দ্বারা মাজিয়া মাজিয়া সেই কথাগ্রিলকে সে মনে মনে উজ্জ্বল ও শানিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিদায় দিবার সময় চার্ব মুখে কোনো কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, "চিঠি লিখবে তো, অমল?"

অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, চার ছন্টিয়া শয়নঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

#### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি বর্ধমানে গিয়া অমলের বিবাহ-অন্তে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

নানা দিক হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ ভূপতির মনে বহিঃসংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। সভাসমিতি মেলামেশা কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। মনে হইল, 'এই সব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম—জীবনের সুখের দিন বৃথা বহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলিলাম।'

ভূপতি মনে মনে কহিল, 'যাক, কাগজটা গেল, ভালোই হইল। মুক্তিলাভ করিলাম।' সন্ধ্যার সময় আঁধারের স্কুপাত দেখিলেই পাখি যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি ক্ষেইর্প তাহার দীর্ঘদিনের সঞ্চরণক্ষেক্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপ্রের চার্র কাছে চলিয়া আসিল। মনে মনে দ্থির করিল, 'বাস্, এখন আর-কোথাও নয়; এইখানেই আমার দ্থিতি। যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্তদিন খেলা করিতাম সেটা ভবিল, এখন ঘরে চলি।'

বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল, স্বীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্বী ধ্রবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জনালাইয়া রাথে— হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাথে না। বাহিরে যথন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তথন অন্তঃপ্রেরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরথ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

ভূপতি সন্ধ্যার সময় বর্ধমান হইতে বাঁড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া সকাল সকাল খাইল। অমলের বিবাহ ও বিলাত্যান্রার আদ্যোপান্ত বিবরণ শর্নিবার জন্য স্বভাবতই চার্ব একান্ত উৎস্ক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছ্মান্র বিলম্ব করিল না। ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শাইয়া গ্রুড়গ্রিড়র স্ক্রীর্ঘ নল টানিতে লাগিল। চার্ব এখনও অনুপস্থিত, বোধ করি গৃহকার্য করিতেছে। তামাক প্রভিয়া শ্রান্ত ভূপতির ঘ্রম আসিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ঘ্রমের ঘোর ভাঙিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবিতে লগিল, এখনও চার্ব আসিতেছে না কেন। অবশেষে ভূপতি থাকিতে না পারিয়া চার্কে ডাকিয়া পাঠাইল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, "চার্ব, আজ যে এত দেরি করলে?"

চার, তাহার জবাবদিহি না করিয়া কহিল, "হাঁ, আজ দেরি হয়ে গেল।"

চার্র আগ্রহপ্র প্রশেনর জন্য ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল; চার্ন কোনো প্রশন করিল না। ইহাতে ভূপতি কিছ্ন ক্ষ্ম হইল। তবে কি চার্ন অমলকে ভালোবাসে না। অমল যতীদন উপস্থিত ছিল ততদিন চার্ন তাহাকে লইয়া আমোদ-আহ্যাদ করিল, আর যেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন! এইর্প বিসদৃশ ব্যবহারে ভূপতির মনে খটকা লাগিল, সে ভাবিতে লাগিল— তবে কি চার্র হদয়ের গভীরতা নাই। কেবল সে আমোদ করিতেই জানে, ভালোবাসিতে পারে না? মেয়েমান্বের পক্ষে এর্প নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয়।

চার, ও অমলের সখিতে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুই জনের ছেলে-

মান্বি আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে স্বামণ্ট কোতুকাবহ ছিল; অমলকে চার্ব সর্বদা যে যত্ন-আদর করিত তাহাতে চার্ব স্বকোমল হদয়াল্বতার পরিচয় পাইয়া ভূপতি মনে মনে খ্রিশ হইত। আজ আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল. সে সমস্তই কি ভাসা-ভাসা, হদয়ের মধ্যে তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না? ভূপতি ভাবিল, চার্ব হদয় যদি না থাকে তবে কোথায় ভূপতি আশ্রয় পাইবে।

অলেপ অলেপ পরীক্ষা করিবার জন্য ভূপতি কথা পাড়িল, "চার্, তুমি ভালো

ছিলে তো? তোমার শরীর খারাপ নেই?"

চার্ব সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ভালোই আছি।"

ভূপতি। অমলের তো বিয়ে চুকে গেল।

এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল; চার্ন তংকালোচিত একটা কোনো সংগত কথা বলিতে অনেক চেণ্টা করিল, কোনো কথাই বাহির হইল না; সে আড়ণ্ট হইয়া রহিল।

ভূপতি স্বভাবতই কখনও কিছ্ম লক্ষ্য করিয়া দেখে না— কিন্তু অমলের বিদায়-শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে বলিয়াই চার্ব ঔদাসীন্য তাহাকে আঘাত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সমবেদনায় ব্যথিত চার্ব সঙ্গে অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হৃদয়ভার লাঘব করিবে।

ভূপতি। মেয়েটিকে দেখতে বেশ।— চার, ঘ্রমোচ্ছ?

চার কহিল, "না।"

ভূপতি। বৈচারা অমল একলা চলে গেল। যখন তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিল্মে, সে ছেলেমান্বের মতো কাঁদতে লাগল— দেখে এই ব্র্ড়োবয়সে আমি আর চোখের জল রাখতে পারল্ম না। গাড়িতে দ্বজন সাহেব ছিল, প্রব্যমান্বের কারা দেখে তাদের ভারি আমোদ বোধ হল।

নির্বাণদীপ শয়নঘরে বিছানার অন্ধকারের মধ্যে চার্ন প্রথমে পাশ ফিরিয়া শ্রহল, তাহার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চার্ন, অসুখ করেছে?"

কোনো উত্তর না পাইয়া সেও উঠিল। পাশের বারান্দা হইতে চাপা কামার শব্দ শর্মিতে পাইয়া ক্রুতপদে গিয়া দেখিল, চার্নু মাটিতে পড়িয়া উপ্নৃড় হইয়া কামা রোধ করিবার চেণ্টা করিতেছে।

এর্প দ্রনত শোকোচ্ছনাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভাবিল, চার্কে কী ভূল ব্রিয়াছিলাম। চার্ব্র স্বভাব এতই চাপা যে, আমার কাছেও হৃদয়ের কোনো বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে না। যাহাদের প্রকৃতি এইর্প তাহাদের ভালোবাসা স্ব্গভীর এবং তাহাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি। চার্ব্র প্রেম সাধারণ স্থীলোকদের ন্যায় বাহির হইতে তেমন পরিদৃশ্যমান নহে, ভূপতি তাহা মনে মনে ঠাহর করিয়া দেখিল। ভূপতি চার্ব্র ভালোবাসার উচ্ছনাস কখনও দেখে নাই; আজ বিশেষ করিয়া ব্রিল, তাহার কারণ অন্তরের দিকেই চ্যুব্র্র ভালোবাসার গোপন প্রসার। ভূপতি নিজেও বাহিরে প্রকাশ করিতে অপট্র; চার্ব্র প্রকৃতিতেও হৃদয়ানবেগের স্ব্গভীর অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া সে একটা তৃপিত অন্তব করিল।

ভূপতি তখন চার্র পাশে বিসয়া কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিল। কী করিয়া সাল্যনা করিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না—ইহা সে ব্রিঝল না, শোককে যখন কেহ অল্ধকারে কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষী বসিয়া থাকিলে ভালো লাগে না।

## চতুদ'শ পরিচ্ছেদ

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কোনো প্রকার দ্রাশা-দ্শেচণ্টায় যাইবে না, চার্কে লইয়া পড়াশ্না ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের ছোটোখাটো গার্হস্থ্য কর্তব্য পালন করিয়া চালিবে। মনে করিয়াছিল, যে-সকল ঘোরো স্থ সব চেয়ে স্লভ অথচ স্ল্লর, সর্বদাই নাড়া-চাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্মল, সেই সহজলভ্য স্থগন্লির দ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোণিটতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া নিভ্ত শান্তির অবতারণা করিবে। হাসি গলপ পরিহাস, পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটোখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেণ্টা আবশ্যক হয় না অথচ স্থ অপর্যাপত হইয়া উঠে।

কার্য কালে দেখিল, সহজ সূত্র সহজ নহে। যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনোমতেই কোথাও খুজিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনোমতেই চার্র সংশ্য বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল, 'বারো বংসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, স্মার সংশ্য কা করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছি।' সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে যায়— সে দ্বই-একটা কথা বলে, চার্ দ্বই-একটা কথা বলে, তার পরে কী বলিবে ভূপতি কোনোমতেই ভাবিয়া পায় না। নিজের এই অক্ষমতায় স্মার কাছে সে লঙ্জা বোধ করিতে থাকে। স্মাকে লইয়া গল্প করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ ম্টের নিকট ইহা এতই শক্ত! সভাস্থলে বক্ততা করা ইহার চেয়ে সহজ।

যে সন্ধ্যাবেলাকৈ ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণয়ে আদরে রমণীয় করিয়া তুলিবে কম্পনা করিয়াছিল, সেই সন্ধ্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বর্প হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চেন্টাপূর্ণ মোনের পর ভূপতি মনে করে 'উঠিয়া ঘাই'— কিন্তু উঠিয়া গেলে চার্ব কী মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না। বলে, "চার্ব, তাস খেলবে?" চার্ব অন্য কোনো গতি না দেখিয়া বলে, আছো। বিলয়া অনিচ্ছাক্রমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতান্ত ভূল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া যায়—সে খেলায় কোনো সূখ থাকে না।

ভূপতি অনেক ভাবিয়া একদিন চার্কে জিজ্ঞাসা করিল, "চার্, মন্দাকে আনিয়া নিলে হয় না? তুমি নিতান্ত একলা পড়েছ।"

চার, মন্দার নাম শ্রনিয়াই জর্বিলয়া উঠিল। বিলল, "না, মন্দাকে আমার দরকার নেই।"

ভূপতি হাসিল। মনে মনে খুদি হইল। সাধনীরা যেখানে সতীধর্মের কিছ্ম্ন মাত্র ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্ম রাখিতে পারে না।

বিশ্বেষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া চার্ম ভাবিল, মন্দা থাকিলে সে হয়তো ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে। ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সম্খ চায় সে তাহা কোনোমতে দিতে পারিতেছে না, ইহা চার্ম অন্ভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর-সমস্ত ছাড়িয়া একমান্ত চার্ম্বর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেণ্টা করিতেছে, এই একাগ্র চেণ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া

চার, ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কর্তাদন কির্পে চলিবে। ভূপতি আর কিছ্ অবলম্বন করে না কেন। আর-একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন। ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যন্ত চার্কে কখনও করিতে হয় নাই, ভূপতি তাহার কাছে কোনো সেবা দাবি করে নাই, কোনো স্থ প্রার্থনা করে নাই, চার্কে সে সর্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই; আজ হঠাং তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন চার্র নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছ্ যেন খ্রিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কী চাই, কী হইলে সে তৃশ্ত হয়, তাহা চার্র ঠিকমতো জানে না এবং জানিলেও তাহা চার্র পক্ষে সহজে আয়ন্তগম্য নহে।

ভূপতি যদি অন্পে অন্পে অগ্রসর হইত তবে চার্র পক্ষে হয়তো এত কঠিন হইত না— কিন্তু হঠাং এক রাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিন্ত ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া বসাতে

সে যেন বিব্ৰত<sup>ু</sup> হইয়াছে।

চার্ন কহিল, "আচ্ছা, মন্দাকে আনিয়ে নাও, সে থাকলে তোমার দেখাশন্নোর অনেক স্নিবধে হতে পারবে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "আমার দেখাশ্বনো! কিছ্ব দরকার নেই।"

ভূপতি ক্ষরে হইয়া ভাবিল, 'আমি বড়ো নীরস লোক, চার্কে কিছ্বতেই আমি স্থী করিতে পারিতেছি না।'

এই ভাবিয়া সে সাহিত্য লইয়া পড়িল। বন্ধারা কখনও বাড়ি আসিলে বিশ্মিত হইয়া দেখিত, ভূপতি টেনিসন, বাইরন, বিজ্কমের গল্প এই সমস্ত লইয়া আছে। ভূপতির এই অকাল-কাব্যানারাগ দেখিয়া বন্ধাবান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টাবিদ্ধা করিতে লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ভাই, বাঁশের ফালও ধরে, কিন্তু কখন ধরে তার ঠিক নেই।"

একদিন সন্ধ্যাবেলায় শোবার ঘরে বড়ো বাতি জন্মলাইয়া ভূপতি প্রথমে লঙ্জায় একটা ইতস্তত করিল; পরে কহিল, "একটা কিছু পড়ে শোনাব?"

চার, কহিল, "শোনাও-না।"

ভূপতি। কী শোনাব।

চার,। তোমার যা ইচ্ছে।

ভূপতি চার্র অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একট্ব দমিল। তব্ব সাহস করিয়া কহিল, "টেনিসন থেকে একটা কিছ্ব তর্জমা করে তোমাকে শোনাই।"

চার, কহিল, "শোনাও।"

সমস্তই মাটি হইল। সংকোচ ও নির্ংসাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া যাইতে লাগিল, ঠিকমতো বাংলা প্রতিশব্দ জোগাইল না। চার্র শ্ন্যুদ্ণিট দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন দিতেছে না। সেই দীপালোকিত ছোটো ঘরটি, সেই সন্ধ্যাবেলাকার নিভ্ত অবকাশট্কু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না।

ভূপতি আরও দ্বই-একবার এই দ্রম করিয়া অবশেষে দ্বীর সহিত সাহিত্য-চচার চেন্টা পরিত্যাগ করিল।

## **अक्षमम श्रीत्रत्व्ह**म

বেমন গ্রুত্র আঘাতে স্নায় অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না, সেইর্প বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চার্ ভালো করিয়া বেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শ্নাতার পরিমাপ রুমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চার্ হতবৃদ্ধি হইয়া গেছে। নিকুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাং এ কোন্ মর্ভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে— দিনের পর দিন যাইতেছে, মর্প্রান্তর রুমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মর্ভূমির কথা সে কিছ্ই জানিত না।

ঘুম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ ব্বের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে— মনে পড়ে, অমল নাই। সকালে যখন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে, ক্ষণে ক্ষণে কেবলই মনে হয়, অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক-একসময় অন্যমনক্ষ হইয়া বেশি পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে, বেশি পান খাইবার লোক নাই। যখনই ভাঁড়ারঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয়, অমলের জন্য জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্য অনতঃপ্রেরর সীমান্তে আসিয়া তাহাকে ক্ষরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোনো একটা ন্তন বই, ন্তন লেখা, ন্তন খবর, ন্তন কোতুক প্রত্যাশা করিবার নাই; কাহারও জন্য কোনো সেলাই করিবার, কোনো লেখা লিখিবার, কোনো শোখিন জিনিস কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহ্য কন্টে ও চাপ্তল্যে চার্ নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'কেন। এত কন্ট কেন হইতেছে। অমল আমার এতই কী যে, তাহার জন্য এত দৃঃখ ভোগ করিব। আমার কী হইল, এতদিন পরে আমার এ কী হইল। দাসী চাকর রাস্তার মন্টেমজনুরগ্নলাও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন। ভগবান হরি, আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে।'

কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্য হয়, কিন্তু দ্বংখের কোনো উপশম হয় না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর-বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত যে, কোথাও সে পালাইবার স্থান পায় না।

ভূপতি কোথায় অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদব্যথিত স্নেহশীল মঢ়ে কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয়।

অবশেষে চার্ন্ন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল— নিজের সঙ্গে যুন্ধ করায় ক্ষান্ত হইল; হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গোরব।

গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিণ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জনে গৃহন্দবার রুশ্ধ করিয়া তম্ন তম করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বালত, "অমল, অমল, অমল, মানুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত, "বোঠান, কী বোঠান।" চার্ন সিক্ত চক্ষ্ম মুদ্রিত করিয়া বলিত, "অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন। আমি তো কোনো দোষ করি নাই। তুমি যদি ভালোম্বথে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দৃঃখ পাইতাম না।" অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চার্ন ঠিক তেমনি করিয়া কথাগ্রনি উচ্চারণ করিয়া বলিত, "অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমন্ত তুমিই ফ্রটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার প্রজা করিব।"

এইর্পে চার্ তাহার সমস্ত ঘরকলা তাহার সমস্ত কর্তব্যের অনতঃস্তরের তলদেশে স্কৃত্ণ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্র্মালাস্থিজত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা প্রথিবীর আর-কাহারও কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানট্কু ষেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই ন্বারে সে সংসারের সমস্ত ছন্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বর্পে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া প্থিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াক্রের রংগভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

## যোড়শ পরিচ্ছেদ

এইর্পে মনের সহিত শ্বন্দ্বিবাদ ত্যাগ করিয়া চার্ তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভাত্ত ও যক্ষ করিতে লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত চার্ তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধ্বলা সীমন্তে তুলিয়া লইত। সেবাশ্বশ্রুয়ায় গ্হেকমে শ্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আগ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোনোপ্রকার অষত্নে ভূপতি দ্বংখিত হইত জানিয়া, চার্ তাহাদের প্রতি আতিথ্যে তিলমাত্র ক্রটি ঘটিতে দিত না। এইর্পে সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছিণ্ট প্রসাদ খাইয়া চার্র দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা ও যত্নে ভশ্নশ্রী ভূপতি যেন নবযোবন ফিরিয়া পাইল। স্বীর সহিত প্রের্ব যেন তাহার নববিবাহ হয় নাই, এতদিন পরে যেন হইল। সাজসঙ্জায় হাস্যে পরিহাসে বিকশিত হইয়া সংসারের সমস্ত দ্র্ভাবনাকে ভূপতি মনের একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। রোগ-আরামের পর যেমন ক্ষ্মা বাড়িয়া উঠে, শরীরে ভোগ-শক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অন্তব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে সেইর্প একটা অপ্রের্ব এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞ্চার হইল। বন্ধ্বিদিগকে, এমন-কি, চার্কে ল্কাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে মনে কহিল, 'কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দ্বঃখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্বীকে আবিষ্কার ক্রিতে পারিয়াছি।'

ভূপতি চার্কে বলিল, "চার্, তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন।"

চার, বলিল, "ভারি তো আমার লেখা।"

ভূপতি। সত্যি কথা বলছি, তোমার মতো অমন বাংলা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমি তো আর কারও দেখি নি। 'বিশ্ববন্ধ্ন'তে যা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত।

চার,। আঃ, থামো।

ভূপতি "এই দেখো-না" বলিয়া একখণ্ড 'সরোর্হ' বাহির করিয়া চার্ন ও অমলের ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চার্ন আরক্তম্বেথ ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অণ্ডলের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে মনে ভাবিল, 'লেখার সংগী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হয় না; রোসো, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে চার্রও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।' ভূপতি অত্যনত গোপনে খাতা লইয়া লেখা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। অভিধান দেখিয়া প্রনঃপ্রনঃ কাটিয়া, বারবার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগ্রনি কাটিতে লাগিল। এত কন্টে এত চেন্টায় তাহাকে লিখিতে হইতেছে যে, সেই বহু দ্বঃখের রচনাগ্রনির প্রতি ক্রমে তাহার বিশ্বাস ও মমতা জন্মিল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর-একজনকে দিয়া নকল করাইয়া ভূপতি স্দ্রীকে লইয়া দিল। কহিল, "আমার এক বন্ধ্য নতুন লিখতে আরম্ভ করেছে। আমি তো কিছ্য ব্যাঝি নে, তুমি একবার পড়ে দেখো দেখি তোমার কেমন লাগে।"

খাতাখানা চার্বর হাতে দিয়া সাধ্বসে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল

ভূপতির এই ছলনাট্রকু চার্র ব্রঝিতে বাকি রহিল না।

পড়িল; লেখার ছাঁদ এবং বিষয় দেখিয়া একট্খানি হাসিল। হায়! চার্
তাহার স্বামীকে ভক্তি করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে, সে কেন এমন
ছেলেমান্বি করিয়া প্জার অর্ঘ্য ছড়াইয়া ফোলতেছে। চার্র কাছে বাহবা আদায়
করিবার জন্য তাহার এত চেণ্টা কেন। সে যদি কিছুই না করিত, চার্র মনোযোগ
আকর্ষণের জন্য সর্বদাই তাহার যদি প্রয়াস না থাকিত, তবে স্বামীর প্রজা চার্র
পক্ষে সহজসাধ্য হইত। চার্র একান্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোনো অংশেই নিজেকে
চার্র অপেক্ষা ছোটো না করিয়া ফেলে।

চার্ব খাতাখানা মর্ড়িয়া বালিশে হেলান দিয়া দ্রের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নৃতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলায় উৎস্কুক ভূপতি শয়নগৃহের সম্মুখবতী বারান্দায় ফুলের টব-পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চার আপনি বলিল, "এ কি তোমার বন্ধর প্রথম লেখা।" ভূপতি কহিল, "হাঁ।"

চার। এত চমংকার হয়েছে— প্রথম লেখা বলে মনেই হয় না।

ভূপতি অত্যন্ত খ্রিশ হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেনামি লেখাটায় নিজের নাম-জারি করা যায় কী উপায়ে।

ভূপতির খাতা ভয়ংকর দ্রতগতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

#### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে, এ খবর চার, সর্বদাই রাখিত। প্রথমে এডেন হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে অমল বউঠানকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে; স্ব্রেজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বউঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মালটা হইতে চিঠি পাওয়া গেল, তাহাতেও প্রনশ্চ-নিবেদনে বউঠানের প্রণাম আসিল।

চার, অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগ্নলি চাহিয়া লইয়া উলটিয়া পালটিয়া বারবার করিয়া পড়িয়া দেখিল— প্রণামজ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমাত্রও নাই।

চার, এই কয়দিন যে একটি শাল্ত বিষাদের চল্দ্রাতপচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়াছিল অমলের এই উপেক্ষায় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অল্তরের মধ্যে তাহার হুংপিশ্ডটা লইয়া আবার যেন ছে'ড়াছে'ড়ি আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্তব্যাস্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্পের আন্দোলন জাগিয়া উঠিল।

এখন ভূপতি এক-একদিন অর্ধরাত্রে উঠিয়া দেখে, চার্ন বিছানায় নাই। খ্রাজিয়া ধ্রাজিয়া দেখে, চার্ন দক্ষিণের ঘরের জানালায় বাসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চার্ন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে, "ঘরে আজ যে গরম, তাই একট্ন বাতাসে এসেছি।"

ভূপতি উদ্বিশন হইয়া বিছানায় পাখা টানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, এবং চার্ব স্বাস্থ্যভংগ আশংকা করিয়া সর্বদাই তাহার প্রতি দূজি রাখিল। চার্ হাসিয়া বলিত, "আমি বেশ আছি, তুমি কেন মিছামিছি ব্যাস্ত হও।" এই হাসিট্বকু ফ্রটাইয়া তুলিতে তাহার বক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পেণছিল। চার দিথর করিয়াছিল, পথে তাহাকে স্বতন্ত চিঠি লিম্বিরার ধ্থেট সন্যোগ হ্রতো ছিল না, বিলাতে পেণছিয়া অমল লম্বা চিঠি

निथित। किन्छ स्म नम्या हिठि आमिन ना।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চার্ন তাহার সমস্ত কাজকর্ম কথাবার্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছট্ফট্ করিতে থাকিত। পাছে ভূপতি বলে, 'তোমার নামে চিঠিনাই' এইজন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অবস্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দর্গমনে আসিয়া মন্দ্রহাস্যে কহিল, "একটা জিনিস আছে, দেখবে?"

ু চারে বাস্তুসমস্ত চম্কিত হইুয়া কহিল, "কই, দেখাও।"

ভূপতি পরিহাসপূর্বক দেখাইতে চাহিল না।

চার, অধীর হইয়া ভূপতির চাদরের মধ্য হইতে বাঞ্চিত পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেণ্টা করিল। সে মনে মনে ভাবিল, 'সকাল হইতেই আমার মন বলিতেছে, আজ আমার চিঠি আসিবেই—এ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।'

ভূপতির পরিহাসম্প্রা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল; সে চার্কে এড়াইয়া খাটের চারি দিকে ফিরিতে লাগিল।

তখন চার্ব একান্ত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছল্ছল্ করিয়া। তলিল।

চার্র একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খ্রাশ হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চার্র কোলে দিয়া কহিল, "রাগ কোরো না। এই নাও।"

## অন্টাদশ পরিচ্ছেদ

আমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে, পড়াশ্বনার তাড়ায় সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না, তব্ব দুই-এক মেল তাহার পত্র না আসাতে সমস্ত সংসার চার্ব পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ কথার মধ্যে চার্ অত্যন্ত উদাসীনভাবে শান্তস্বরে তাহার স্বামীকে কহিল, "আচ্ছা দেখো, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ করে জানলে হয় না, অমল কেমন আছে?"

ভূপতি কহিল, "দ্বই হশ্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে, সে এখন পড়ায় বাস্ত।" চার । ওঃ, তবে কাজ নেই। আমি ভাবছিলমে, বিদেশে আছে, যদি ব্যামোস্যামো হয়—বলা তো যায় না।

ভূপতি। নাঃ, তেমন কোনো ব্যামো হলে খবর পাওয়া যেত। টেলিগ্রাফ করাও তো কম খরচা নয়।

চার্। তাই নাকি। আমি ভেবেছিল্ম, বড়ো জোর এক টাকা কি দ্ব টাকা লাগবে।

ভূপতি। বল কী. প্রায় একশো টাকার ধাকা।

চার,। তা হলে তো কথাই নেই!

দিন দ্বেরক পরে চার্ ভূপতিকে বিলল, "আমার বোন এখন চুচড়োর আছে, আজ একবার তার খবর নিয়ে আসতে পার?"

ভূপতি। কেন। কোনো অসুখ করেছে নাকি?

চার্। না অসুখ না জানই তো তুমি গেলে তারা কত খুমি হয়।

ভূপতি চার্র অন্রোধে গাড়ি চড়িয়া হাওড়া-স্টেশন-অভিম্থে ছ্র্টিল। পথে একসার গোর্র গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমন সময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাফ লইয়া দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিয়া ভূপতি ভারি ভয় পাইল। ভাবিল, অমলের হয়তো অস্থ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে খ্লিয়া দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে, 'আমি ভালো আছি।'

ইহার অর্থ কী। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড টেলিগ্রামের উত্তর। হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইয়া ভূপতি বাড়ি আসিয়া দ্বীর হাতে টেলিগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টেলিগ্রাম দেখিয়া চার্র মূখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

ভূপতি কহিল, "আমি এর মানে কিছ্বই ব্রুবতে পারছি নে।" অন্সন্ধানে ভূপতি মানে ব্রিঝল। চার্ নিজের গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার তো দরকার ছিল না। আমাকে একট্ব অন্বরোধ করিয়া ধরিলেই তো আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতাম, চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো— এ তো ভালো হয় নাই।

থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলই এই প্রশ্ন হঁইতে লাগিল, চার্ন্ন কেন এত বাড়াবাড়ি করিল। একটা অস্পন্ট সন্দেহ অলক্ষ্যভাবে তাহাকে বিন্ধ করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভূলিয়া থাকিতে চেন্টা করিল, কিন্তু বেদনা কোনোমতে ছাডিল না।

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ

অমলের শরীর ভালো আছে, তব্ সে চিঠি লেখে না! একেবারে এমন নিদার্ণ ছাড়াছাড়ি হইল কী করিয়া। একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মধ্যে সমুদ্র— পার হইবার কোনো পথ নাই। নিষ্ঠ্র বিচ্ছেদ, নির্পায় বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন সকল প্রতিকারের অতীত বিচ্ছেদ।

চার, আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভূল হয়, চাকরবাকর চুরি করে; লোকে তাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার কানাকানি করিতে থাকে, কিছুবেতই তার চেতনামাত্র নাই।

এমনি হইল, হঠাৎ চার্ন চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শ্রনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত।

অবশেষে ভূপতিও সমসত দেখিল, এবং যাহা মৃহ,তেরি জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শৃদ্ধ জীর্ণ হইয়া গেল।

মাঝে যে-কর্মাদন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইরাছিল সেই কর্মাদনের স্মৃতি তাহাকে লঙ্জা দিতে লাগিল। যে অনভিজ্ঞ বানর জহর চেনে না তাহাকে বুটো পাথর দিয়া কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়।

চার্র যে-সকল কথায় আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভুলিয়াছিল সেগ্লা মনে আসিয়া তাহাকে 'মতে, মতে, মতে, বিলয়া বেত মারিতে লাগিল।

অবশেষে তাহার বহু কণ্টের বহু যত্নের রচনাগর্নার কথা যখন মনে উদয় হইল তখন ভূপতি ধরণীকে ন্বিধা হইতে বালিল। অঙ্কুশতাড়িতের মতো চার্র কাছে দ্রতপদে গিয়া ভূপতি কহিল, "আমার সেই লেখাগন্লো কোথায়।"

চার, কহিল, "আমার কাছেই আছে।"

ভূপতি কহিল, "সেগলো দাও।"

চার, তথন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাজিতেছিল, কহিল, "তোমার কি এখনই চাই।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ, এখনই চাই।"

চার, কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারি হইতে খাতা ও কাগজগ্নলি বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমুস্ত টানিয়া লইয়া খাতাপত্র একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চার্ব্যস্ত হইয়া সেগ্লা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এ কী করলে।" ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গর্জন করিয়া বিলল, "থাক্।"

চার, বিক্ষিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত লেখা নিঃশেষে প্রভিয়া ভক্ষ হইয়া গেল।

চার্ ব্রিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরিভাজা অসমাপত রাখিয়া ধীরে ধীরে অন্ত চলিয়া গেল।

চার্র সম্মুথে খাতা নন্ট করিবার সংকলপ ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সামনেই আগ্রনটা জর্বলিতেছিল, দেখিয়া কেমন যেন তাহার খ্ন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবিশুত নিবেশিধের সমস্ত চেন্টা বঞ্চনা-কারিণীর সম্মুথেই আগ্রনে ফেলিয়া দিল।

সমসত ছাই হইয়া গৈলে, ভূপতির আকস্মিক উদ্দামতা যথন শানত হইয়া আসিল তখন চার্ আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া যের্প গভীর বিষাদে নীরব নতম্থে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল—সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালোবাসে বলিয়াই চার্ স্বহস্তে যত্ন করিয়া খাবার তৈরি করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল— তাহার জন্য চার্র এই যে-সকল অশ্রান্ত চেন্টা, এই যে-সমুদ্ত প্রাণপণ বন্ধনা ইহা অপেক্ষা সকর্ল ব্যাপার জগৎসংসারে আর কী আছে। এই-সমুদ্ত বন্ধনা, এ তো ছলনাকারিণীর হেয় ছলনামাত্র নহে; এই ছলনাগ্রনির জন্য ক্ষত-

হদরের ক্ষতযন্ত্রণা চতুর্গুণ বাড়াইয়া অভাগিনীকে প্রতি দিন প্রতি মৃহুত্রত হংগিশড হইতে রক্ত নিম্পেষণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ভূপতি মনে মনে কহিল, 'হায় অবলা, হায় দুঃখিনী। দরকার ছিল না, আমার এ-সব কিছুই দরকার ছিল না। এতকাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও 'পাই নাই' বলিয়া জানিতেও পারি নাই— আমার তো কেবল প্রুফ দেখিয়া, কাগজ লিখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল; আমার জন্য এত করিবার কোনো দরকার ছিল না।'

তখন আপনার জীবনকে চার্র জীবন হইতে দ্রে সরাইয়া লইয়া— ডান্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধগ্রহত রোগীকে দেখে, ভূপতি তেমনি করিয়া নিঃসম্পর্ক লোকের মতো চার্কে দ্র হইতে দেখিল! ঐ একটি ক্ষীণশান্ত নারীর হৃদয় কী প্রবল সংসারের ন্বারা চারি দিকে আক্রান্ত হইয়াছে। এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যন্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যন্ত করা যায়, এমন হথান নাই যেখানে সমহত হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে—অথচ এই অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধেয় প্রতাহপ্রশ্বভিত দ্বংখভার বহন করিয়া নিতান্ত সহজ লোকের মতো, তাহার স্কর্থাচন্ত প্রতিবেশিনীদের মতো, তাহাকে প্রতিদিনের গ্রেকর্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

ভূপতি তাহার শর্মনগুহে গিয়া দেখিল— জানালার গরাদে ধরিয়া অশ্রহীন জানমেষদ্ভিতৈ চার্ বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। ভূপতি আন্তে আন্তে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল— কিছু বালল না, তাহার মাথার উপরে হাত রাখিল।

#### বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধরো ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারথানা কী। এত ব্যাস্ত কেন।" ভূপতি কহিল, "খবরের কাগজ—"

বন্ধ: আবার খবরের কাগজ? ভিটেমাটি খবরের কাগজে মুড়ে গণগার জলে ফেলতে হবে নাকি।

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করছি নে।

বন্ধা তবে?

ভূপতি। মৈশ্বরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।

বন্ধ্ব। বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে মৈশ্বরে যাবে? চার্কে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ? ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাকবেন।

বন্ধ। সম্পাদকী নেশা তোমার আর কিছ্বতেই ছ্বটল না।

ভূপতি। মান্ষের যা হোক একটা কিছ্ব নেশা চাই।

বিদায়কালে চার জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবে?"

ভূপতি কহিল, 'তোমার যদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো, আমি চলে আসব।"

বলিয়া বিদায় লইয়া ভূপতি যখন ম্বারের কাছ পর্যন্ত আসিয়া পেণছিল তখন হঠাং চার, ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না।"

ভূপতি থমকিয়া দাঁড়াইরা চার্র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুকি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চার্র হাত খ্লিয়া আসিল। ভূপতি চার্র নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভূপতি ব্বিল, অমলের বিচ্ছেদক্ষ্যিত যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে চার্ দাবানলগ্রন্থত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়।— কিল্চু, আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব। যে দ্বী হদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভূলিতে সময় পাইব না? নিজনে বন্ধ্বহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সম্গদান করিতে হইবে? সমন্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা, সে আমি কর্তাদন পারিব। আরও কত বংসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চুর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইউকাঠগনেলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?'

ভূপতি চার কে আসিয়া কহিল, "না, সে আমি পারিব না।"

মূহতের মধ্যে সমসত রক্ত নামিরা গিরা চার্র মূখ কাগজের মতো শুক্ক সাদা হইয়া গেল, চার্মনুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, "চলো চার, আমার সঙগেই চলো।" চার, বলিল, "না, থাক্।"

বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮

# দর্পহরণ

কী করিয়া গলপ লিখিতে হয়, তাহা সম্প্রতি শিখিয়াছি। বিঙকমবাব এবং সার্ ওয়াল্টার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই। ফল কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, আমার এই প্রথম গলেপই সেই কথাটা লিখিতে বিসলাম।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল; কিন্তু বাল্যবিবাহের বির্দেধ কোনো মত তিনি কেতাব বা ন্বাধীনব্দিধ হইতে গড়িয়া তোলেন নাই। আমার বিবাহ যখন হয় তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি: তখন আমি কলেজে থার্ডইয়ারে পড়ি— এবং তখন আমার চিত্তক্ষেত্রে যৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়া কত অলক্ষ্য দিক হইতে কত অনিব্চনীয় গীতে এবং গন্ধে, কম্পনে এবং মর্মরে আমার তর্ণ জীবনকে উৎস্ক করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এখনও মনে হইলে ব্রুকের ভিতরে দীর্ঘনিম্বাস ভরিয়া উঠে।

তথন আমার মা ছিলেন না— আমাদের শ্ন্যসংসারের মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপন করিবার জন্য আমার পড়াশ্না শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়াই, বাবা বারো বংসরের বালিকা নির্কারিক আমাদের ঘরে আনিলেন।

নিবারিণী নামটি হঠাৎ পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সংকোচবোধ করিতেছি। কারণ, তাঁহাদের অনেকেরই বয়স হইয়াছে— অনেকে ইস্কুল-মাস্টারি মন্ন্সেফি এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকীও করেন, তাঁহারা আমার শ্বশ্বমহাশয়ের নামনিবাচনর্চির অতিমাত্র লালিতা এবং ন্তনত্বে হাসিবেন এমন আশুকা আছে। কিন্তু আমি

তথন অর্বাচীন ছিলাম, বিচারশান্তর কোনো উপদ্রব ছিল না, তাই নামটি বিবাহের সম্বন্ধ হইবার সময়েই যেমনি শুনিলাম অমনি—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকল করিল মোর প্রাণ।

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মুন্সেফি-লাভের জন্য বাগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তব্ হৃদয়ের মধ্যে ঐ নামটি প্রাতন বেহালার আওয়াজের মতো আরও বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে।

প্রথম বয়সের প্রথম প্রেম অনেকগর্নল ছোটোখাটো বাধার দ্বারা মধ্রে। লজ্জার বাধা, ঘরের লোকের বাধা, অনভিজ্ঞতার বাধা— এইগর্নার অন্তরাল হইতে প্রথম পরিচয়ের যে আভাস দিতে থাকে তাহা ভোরের আলোর মতো রঙিন— তাহা মধ্যাহের মতো স্কুপন্ট, অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিন্ধ্যাগিরির মতো দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে হস্টেলে নির্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবান্ত হইলেন। আমার এই গলেপর শুরু হইল সেইখানে।

শ্বশর্রমশায় কেবল তাঁহার কন্যার নামকরণ করিয়াই নিশ্চেন্ট ছিলেন না, তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন। এমন-কি, উপক্রমণিকা তাহার মন্থস্থ শেষ হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে হেমবাব্র টীকা তাহার প্রয়োজন হইত না।

হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতে নানা উপায়ে বাবাকে ল্কাইয়া নববিরহতাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত দুই-একখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে কোটেশন-মার্কা না দিয়া আমাদের নব্য কবিদের কাব্য ছাঁকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম— প্রণায়নীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেন্ট নহে, শ্রুম্বাও চাই। শ্রুম্বা পাইতে হইলে বাংলা ভাষায় যের্প রচনাপ্রণালীর আশ্রয় লওয়া উচিত সেটা আমার স্বভাবত আসিত না, সেইজন্য, মণো বজ্রসম্বংকীর্ণে স্ত্রস্যেবান্তি মে গতিঃ। অর্থাং, অন্য জহরীরা যে-সকল মণি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার চিঠি তাহা স্ত্রের মতো গাঁথিয়া পাঠাইত। কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগ্রলি অন্যের, কেবলমার স্তট্কুই আমার, এ বিনয়ট্কু স্পন্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সংগত মনে করি নাই— কালিদাসও করিতেন না, যদি সত্যই তাঁহার মণিগ্রলি চোরাই মাল হইত।

চিঠির উত্তর যথন পাইলাম তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন-মার্কা দিতে আর কার্পণ্য করি নাই। এট্কু বেশ বোঝা গেল, নববধ্ব বাংলা ভাষাটি বেশ জানেন। তাঁহার চিঠিতে বানান-ভূল ছিল কি না তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই— কিন্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেট্কু আন্দাজে ব্রব্ধিতে পারি।

স্থার বিদ্যা দেখিয়া সংস্বামীর যতট্বকু গর্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত তাহা আমার হয় নাই এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে, কিল্তু তারই সংগ্য একট্ব অন্য ভাবও ছিল। সে ভাবট্বকু উচ্চদরের না হইতে পারে, কিল্তু স্বাভাবিক। মুশ্চিল এই যে, যে উপায়ে আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিতাম সেটা বালিকার পক্ষে দুর্গম। সে যেট্বকু ইংরেজি জানে তাহাতে বার্ক-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত—মশার কিছুই হইত না. কেবল ধোঁয়া এবং আওয়াজই সার হইত।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধ ছিল তাহাদিগকে আমার স্থার চিঠি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহারা আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এমন স্থাইয়াছ, ইহা তোমার ভাগ্য।" অর্থাৎ, ভাষান্তরে বলিতে গেলে এমন স্থার উপযুক্ত স্বামী আমি নই।

নিকর্নিরণীর নিকট হইতে পদ্রোত্তর পাইবার প্রেবেই যে কথানি চিঠি লিখিয়া ফোলয়াছিলাম তাহাতে হৃদয়োচ্ছনাস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বানান-ভূলও নিতানত অলপ ছিল না। সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার তাহা তখন মনেও করি নাই। সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান-ভূল হয়তো কিছ্ম কম পড়িত, কিন্তু হৃদয়োচ্ছনাসটাও মারা যাইত।

এমন অবস্থায় চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িয়া মোকাবিলায় প্রেমালাপ্ই নিরাপদ। স্বতরাং, বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত। ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই পাঠচর্চায় যে ক্ষতি হইত, আলাপচর্চায় তাহা স্বদ্সবৃদ্ধ পোষণ করিয়া লইতাম। বিশ্বজগতে যে কিছ্বই একেবারে নন্ট হয় না, এক আকারে যাহা ক্ষতি অন্য আকারে তাহা লাভ— বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালায় বারন্বার যাচাই করিয়া লইয়া একেবারে নিঃসংশয় হইয়াছি।

এমন সময়ে আমার দ্বীর জাঠ্তুতো বোনের বিবাহকাল উপস্থিত— আমরা তো যথানিয়মে আইব্ডোভাত দিয়া খালাস, কিন্তু আমার দ্বী দ্নেহের আবেগে এক কবিতা রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিয়া তাহার ভাগনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল। বাবা তাঁহার বধ্মাতার কবিতায় রচনানৈপ্রা, সম্ভাবসৌন্দর্য, প্রসাদগ্রেণ, প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাদ্বসম্মত নানা গ্রেণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধ্রিদিগকে দেখাইলেন, তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বালিলেন, "খাসা হইয়াছে!" নববধ্র যে রচনাশন্তি আছে এ কথা কাহারও অগোচর রহিল না। হঠাৎ এইর্প খ্যাতিবিকাশে রচয়িত্রীর কর্ণম্ল এবং কপোলন্বর অর্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; অভ্যাসক্রমে তাহা বিল্বুণ্ত হইল। প্রেই বালিয়াছি, কোনো জিনিস একেবারে বিল্বুণ্ত হয় না—কী জানি, লজ্জার আভাট্রু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হদয়ের প্রচ্ছন্ন কোণে হয়তো আশ্রয় লইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর কর্তব্যে শৈথিল্য করি নাই। অপক্ষপাত সমালোচনার ন্বারা স্থার রচনার দোষ সংশোধনে আমি কখনোই আলস্য করি নাই। বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত ক্রটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরেজি বড়ো বড়ো লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা কী লিখিয়াছিল, আমি শেলির স্কাইলাক্ ও কীট্সের নাইটিগেল শ্নাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জ্যোরে আমিও যেন শেলি ও কীট্সের গোরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্মীও ইংরেজি সাহিত্য হইতে ভালো ভালো জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শ্নাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত, আমি গবের সহিত তাহার অন্বোধ রক্ষা করিতাম। তখন ইংরেজি সাহিত্যের মহিমায় উম্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার স্থাীর প্রতিভাকে কি স্লান করি নাই। স্থাীলোকের কমনীয়তার পক্ষে এই একট্ব ছায়ার আচ্ছাদন দরকার, বাবা এবং ক্যুবান্ধবেরা তাহা ব্রিথতেন না—কাজেই

আমাকে এই কঠোর কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের স্বর্যের মতো হইয়া উঠিলে দৃই দণ্ড বাহবা দেওরা চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কী উপায়ে।

আমার স্থার লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগজে ছাপাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নিঝারিণী তাহাতে লঙ্জাপ্রকাশ করিত— আমি তাহার সে লঙ্জারক্ষা করিয়াছি। কাগজে ছাপিতে দিই নাই, কিন্তু বন্ধবান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না।

ইহার কুফল যে কতদ্রে হইতে পারে, কিছ্বলাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়া-ছিলাম। তখন উকিল হইয়া আলিপ্রের বাহির হই। একটা উইল-কেস লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে খুব জোরের সহিত লাড়িতেছিলাম। উইলটি বাংলায় লেখা। স্বপক্ষের অন্কলে তাহার অর্থ যে কির্প স্পন্ট তাহা বিধিমতে প্রমাণ করিতেছিলাম, এমন সময় বিরোধী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বান বন্ধ্ব ঘদি তাঁহার বিদ্বুষী স্থার কাছে এই উইলটি ব্রিঝয়া লইয়া আসিতেন, তবে এমন অস্ভুত ব্যাখ্যা শ্বারা মাতৃভাষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেন না।"

চুলায় আগন্ন ধরাইবার বেলা ফ্ব দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয়, কিল্চু গৃহদাহের আগন্ন নেবানোই দায়। লোকের ভালো কথা চাপা থাকে, আর অনিষ্টকর কথাগনলো মন্থে মন্থে হ্হন্শব্দে ব্যাপত হইয়া যায়। এ গলপটিও সর্বত্ব প্রচারিত হইল। ভয় হইয়াছিল, পাছে আমার দ্বীর কানে ওঠে। সোভাগ্যক্রমে ওঠে নাই— অল্ডত এ সম্বন্ধে তাহার কাছ হইতে কোনো আলোচনা কখনও শ্বনি নাই।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি শ্রীমতী নিঝরিণী দেবীর স্বামী।" আমি কহিলাম, "আমি তাঁহার স্বামী কি না সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্থাী বটেন।" বাহিরের লোকের কাছে স্থাীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গোরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি না।

সেটা যে গৌরবের বিষয় নহে, সে কথা আমাকে আর-এক ব্যক্তি অনাবশ্যক দপন্ট ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। প্রেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন, আমার স্মীর জাঠ্তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্বর দ্বর্ত্ত। স্মীর প্রতি তাহার অত্যাচার অসহ্য। আমি এই পাষশ্ভের নির্দায়াচরণ লইয়া আত্মীয়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম. সে কথা অনেক বড়ো হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল। সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নিজের নামে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশ্রের নামে প্র্যন্ত উত্তমমধ্যম-অধম অনেকরকম খ্যাতির বিবরণ শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কিন্তু নিজের স্বীর খ্যাতিতে যশস্বী হওয়ার কল্পনা কবির মাথাতেও আসে নাই।

এমন-সব কথা লোকের মুখে মুখে চলিতে আরম্ভ করিলে দ্বীর মনে তো দম্ভ জন্মিতেই পারে। বিশেষত বাবার একটা বদ্ অভ্যাস ছিল, নিঝারিণীর সামনেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কোতৃক করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "হরিশ ষে বাংলা চিঠিগুলো লেখে তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও না কেন, বউমা— আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে 'জগদিন্দু' লিখিতে দীঘা ঈ বসাইয়াছে।" শানিয়া বাবার বউমা নীরবে একটাখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাটা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এরকম ঠাটা ভালো নয়। স্মীর দন্ভের পরিচয় পাইতে আমার দেরি হইল না। পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব আছে; সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলা-লেখককে বস্তুতা দিতে রাজি করিয়াছিল। অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয়; তিনি বস্তুতার পূর্বরারে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছ্রটি লইলেন। ছেলেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। আমার প্রতি ছেলেদের এই অহৈতুকী শ্রুম্বা দেখিয়া আমি কিছ্ন প্রফন্প্ল হইয়া উঠিলাম; বিললাম, "তা বেশ তো, বিষয়টা কী বলো তো।"

তাহারা কহিল, "প্রাচীন ও আধর্নিক বঙ্গসাহিত্য।"

আমি কহিলাম, "বেশ হইবে, দুটোই আমি ঠিক সমান জানি।"

পর্যাদন সভায় যাইবার পূর্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য স্মীকে কিছ্ব তাড়া দিতে লাগিলাম। নিঝারিণী কহিল, "কেন গো, এত ব্যুস্ত কেন— আবার কি পান্রী দেখিতে যাইতেছ।"

আমি কহিলাম, "একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খত দিয়াছি; আর নয়।" "তবে এত সাজসম্জার তাড়া যে।"

স্ত্রীকে সগর্বে সমুস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। শুনিরা সে কিছুমাত্র উল্লাস প্রকাশ না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? না না সেখানে তুমি যাইতে পারিবে না।"

আমি কহিলাম, "রাজপ্রতনারী যুন্ধসাজ পরাইয়া স্বামীকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিত— আর বাঙালির মেয়ে কি বস্তুতাসভাতেও পাঠাইতে পারে না।"

নির্মারিণী কহিল, "ইংরেজি বক্কৃতা হইলে আমি ভয় করিতাম না, কিন্তু— থাক্-না, অনেক লোক আসিবে, তোমার অভ্যাস নাই— শেষকালে—"

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই। রামমোহন রায়ের গানটা মনে পড়িতেছিল—

মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর, অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

বস্তার বন্ধৃতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাং 'দ্ছিইনীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর' অবস্থায় একেবারে নির্ভুত্তর হইয়া পড়েন, তবে কী গতি হইবে। এই-সকল কথা চিন্তা করিয়া প্রেবান্ত পলাতক সভাপতিমহাশয়ের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য যে কোনো অংশে ভালো ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

ব্রক ফুলাইয়া স্থাকৈ কহিলেন, "নিঝর, তুমি কি মনে কর—"

প্রী কহিল, "আমি কিছ্বই মনে করি না— কিন্তু আমার আজ ভারি মাথা ধরিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় জবর আসিবে, তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।"

আমি কহিলাম, "সে আলাদা কথা। তোমার মুখটা একট্ন লাল দেখাইতেছে বটে।"

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দ্বরবস্থা কম্পনা করিয়া লম্জায়, অথবা আসন্ন জনুরের আবেশে. সে কথা নিঃসংশয়ে পর্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্লাবের সেক্রেটারিকে স্ত্রীর পীড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম।

বলা বাহ্নল্য, স্থান জনুরভাব অতি সম্বর ছাড়িয়া গেল। আমার অন্তরাত্মা কহিতে লাগিল, 'আর-সব ভালো হইল, কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সম্বন্ধে তোমার স্থান মনে এই-যে সংস্কার, এটা ভালো নয়। তিনি নিজেকে মস্ত বিদ্যুষী বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন— কোনোদিন বা মশারির মধ্যে নাইউস্কুল থলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেন্টা করিবেন।

আমি কহিলাম, "ঠিক কথা— এই বেলা দপ' চূর্ণ না করিলে ক্রমে আর তাহার নাগাল পাওয়া ঘাইবে না।"

সেই রাত্রেই তাহার সঙ্গে একটা খিটিমিটি বাধাইলাম। অলপ শিক্ষা যে কির্প ভয়ংকর জিনিস, পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উন্ধার করিয়া তাহাকে শানাইলাম। ইহাও বাঝাইলাম, কোনোমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল তাহা নহে—আসল জিনিসটা হইতেছে আইডিয়া। কাশিয়া বিলিলাম, "সেটা উপক্রমণিকায় পাওয়া যায় না— সেটার জন্য মাথা চাই।" মাথা যে কোথায় আছে সে কথা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু তব্ বোধ হয় কথাটা অস্পষ্ট ছিল না। আমি কহিলাম, "লিখিবার যোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্থালোক লেখে নাই।"

শর্নিয়া নিঝারিণীর মেয়েলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না। মেয়েরা এতই কি হীন।"

আমি কহিলাম, "রাগ করিয়া কী করিবে। দৃষ্টান্ত দেখাও-না।"

নিঝারিণী কহিল, "তোমার মতো যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত তবে নিশ্চয়ই আমি ঢের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।"

এ কথাটা শ্রনিয়া আমার মন একট্ব নরম হইয়াছিল, কিন্তু তর্ক এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহার শেষ যেখানে সেটা পরে বর্ণনা করা যাইতেছে।

'উদ্দীপনা' বালিয়া মাসিকপত্রে ভালো গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশ টাকা প্রস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। কথা এই স্থির হইল, আমরা দ্বজনেই সেই কাগজে দুটা গল্প লিখিয়া পাঠাইব, দেখি কাহার ভাগ্যে প্রস্কার জোটে।

রাত্রের ঘটনা তো এই। পরিদিন প্রভাতের আলোকে বৃদ্ধি যখন নির্মাল হইয়া আসিল তখন দ্বিধা জন্মিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ অবসর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না— যেমন করিয়া হউক, জিতিতেই হইবে। হাতে তখনও দৃই মাস সময় ছিল।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম, বিৎকমের বইগ্রলাও সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু বিৎকমের লেখা আমার চেয়ে আমার অন্তঃপ্রে অধিক পরিচিত, তাই সে মহদাশ্রম পরিতাগ করিতে হইল। ইংরেজি গল্পের বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগ্রলা গল্প ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা পলট দাঁড় করাইলাম। পলটটা খ্বই চমৎকার হইয়াছিল, কিন্তু মুশকিল এই হইল, বাংলা-সমাজে সে-সকল ঘটনা কোনো অবন্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতিপ্রাচীন কালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গল্পের ভিত্তি ফাঁদিলাম; সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোনো বাধা রহিল না। উদ্দাম প্রণয়, অসম্ভব বীরত্ব, নিদার্ণ পরিণাম সার্কাসের ঘোড়ার মতো আমার গল্প ঘিরিয়া অদ্ভূত গতিতে ঘ্রিতে লাগিল।

রাত্রে আমার ঘুম হইত না; দিনে আহারকালে ভাতের থালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া নিঝরিণী আমাকে অনুনয় করিয়া কহিল, "আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গল্প লিখিতে হইবে না— আমি হার মানিতেছি।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি মনে করিতেছ আমি দিনরাতি

কেবল গল্প ভাবিয়াই মরিতেছি। কিছুই না। আমাকে মক্লেলের কথা ভাবিতে হয়—তোমার মতো গল্প এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কীছিল।"

যাহা হউক, ইংরেজি পলট এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইয়া একটা গলপ খাড়া করিলাম। মনের কোণে ধর্মবিশিধতে একট্ব পীড়াবোধ করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম, বেচারা নিঝর ইংরেজি সাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাব সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ; আমার সংগ্র তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।

#### উপসংহার

লেখা পাঠানো হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যায় প্রক্রন্তারযোগ্য গলপটি বাহির হইবে। যদিও আমার মনে কোনো আশগ্লা ছিল না, তব্ব সময় যত নিকটবতী হইল, মনটা তত চণ্ডল হইয়া উঠিল।

বৈশাথ মাসও আসিল। একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া আসিয়া খবর পাইলাম, বৈশাখের 'উদ্দীপনা' আসিয়াছে, আমার দ্বী তাহা পাইয়াছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপর্রে গেলাম। শয়নঘরে উণিক মারিয়া দেখিলাম, আমার দ্বী কড়ায় আগন্ন করিয়া একটা বই পর্ড়াইতেছে। দেয়ালের আয়নায় নিকর্নিবার মর্থের যে প্রতিবিদ্ব দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পন্ট বর্ঝা গেল, কিছর পূর্বে সে অগ্রবর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

মনে আনন্দ হইল, কিন্তু সেইসঙ্গে একট্ব দয়াও হইল। আহা, বেচারার গল্পটি 'উম্দীপনা'য় বাহির হয় নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দ্বঃখ! স্বীলোকের অহংকারে এত অন্পেই ঘা পড়ে।

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিয়া গেলাম। উদ্দীপনা-আপিস হইতে নগদ দাম দিয়া একটা কাগজ কিনিয়া আনাইলাম। আমার লেখা বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য কাগজ খ্লিলাম। স্চীপত্রে দেখিলাম, প্রস্কারযোগ্য গলপটির নাম 'বিক্রমনারায়ণ' নহে, তাহার নাম 'ননিদনী', এবং তাহার রচয়িতার নাম— এ কী! এ যে নিঝিরিণী দেবী!

বাংলাদেশে আমার দ্বী ছাড়া আর কাহারও নাম নিঝারিণী আছে কি। গলপিটি খুলিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নিঝারের সেই হতভাগিনী জাঠতুতো বোনের ব্তাল্তটিই ডালপালা দিয়া বাণিত। একেবারে ঘরের কথা— সাদা ভাষা, কিল্তু সমস্ত ছবির মতো চোখে পড়ে এবং চক্ষ্ম জলে ভরিয়া যায়। এ নিঝারিণী ষে আমারই নিঝার' তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন আমার শয়নঘরের সেই দাহদৃশ্য এবং ব্যথিত রমণীর সেই দ্লানম্ব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রে শ্রইতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "নিঝর, যে খাতায় তোমার লেখাগ**্রলি** আছে সেটা কোথায়।"

নিঝারিণী কহিল, "কেন, সে লইয়া তুমি কী করিবে।" আমি কহিলাম, "আমি ছাপিতে দিব।" নিঝারিণী। আহা আর ঠাট্টা করিতে হইবে না। আমি। না, ঠাট্টা করিতেছি না। সতাই ছাপিতে দিব। নিঝারিণী। সে কোথায় গেছে আমি জানি না। আমি কিছ্ম জেদের সঙ্গেই বলিলাম, "না নিঝর, সে কিছ্মতেই হইবে না। বলো, সেটা কোথায় আছে।"

নিঝারিণী কহিল, "সত্যই সেটা নাই।"

আমি। কেন, কী হইল।

নিঝারিণী। সে আমি প্রভাইয়া ফেলিয়াছি।

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, "আাঁ, সে কী। কবে প্রভাইলে।"

নিক্রিণী। আজই প্রভৃইয়াছি। আমি কি জানি না যে, আমার লেখা ছাই লেখা। স্মীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে।

ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত নিঝরকে সাধ্যসাধনা করিয়াও এক ছত্র লিখাইতে পারি নাই। ইতি শ্রীহরিশ্চনদ্র হালদার

উপরে যে গলপটি লেখা হইয়াছে উহার পনেরো-আনাই গলপ। আমার স্বামী যে বাংলা কত অলপ জানেন, তাহা তাঁহার রচীত উপন্যাশটি পড়িলেই কাহারো ব্রঝিতে বাকি থাকিবে না। ছিছি নিজের স্ত্রিকে লইয়া এমনি করিয়া কি গলপ বানাইতে হয়? ইতি শ্রীনিঝর্নিন দেবী

স্ত্রীলোকের চাতুরী সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী শাস্ত্রে-অশাস্ত্রে অনেক কথা আছে—
তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠকিবেন না। আমার রচনাট্রকুর ভাষা ও বানান কে
সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে কথা আমি বলিব না—না বলিলেও বিজ্ঞ পাঠক
অনুমান করিতে পারিবেন। আমার স্ত্রী যে কয়-লাইন লিখিয়াছেন তাহার বানানভূলগুলি দেখিলেই পাঠক বুনিবেন, সেগুলি ইচ্ছাকৃত— তাঁহার স্বামী যে বাংলায়
পরমপণ্ডিত এবং গলপটা যে আষাঢ়ে, ইহাই প্রমাণ করিবার এই অতি সহজ উপায়
তিনি বাহির করিয়াছেন— এইজনাই কালিদাস লিখিয়াছেন, স্ত্রীণামশিক্ষিতপট্রুম্।
তিনি স্ত্রীচরিত্র বুনিবেতন। আমিও সম্প্রতি চোখ-ফোটার পর হইতে বুনিবতে শ্রুর্
করিয়াছি। কালে হয়তো কালিদাস হইয়া উঠিতেও পারিব। কালিদাসের সংজ্য
আরও একট্র সাদৃশ্য দেখিতেছি। শ্রনিয়াছি, কবিবর নববিবাহের পর তাঁহার
বিদুষী স্ত্রীকে যে শেলাক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উষ্ট্রশব্দ হইতে রফলাটা
লোপ করিয়াছিলেন— শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে এর্প দ্বর্ঘটনা বর্তমান লেখকের দ্বারাও
অনেক ঘটিয়াছে— অতএব, সমস্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া আশা হইতেছে,
কালিদাসের যের্প পরিণাম হইয়াছিল, আমার পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে।
ইতি প্রীহঃ

এ গল্প যদি ছাপানো হয়, আমি বাপের বাড়ি চালিয়া যাইব। শ্রীমতী নিঃ

আমিও তৎক্ষণাৎ শ্বশারবাড়ি যাত্রা করিব। শ্রীহঃ

ফাল্যুন ১৩০৯

# মাল্যদান

সকালবেলায় শীত-শীত ছিল। দ্বপ্রবেলায় বাতাসটি অল্প-একট্ব তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়া ছিল সেখান হইতে বাগানের এক কোণে এক দিকে একটি কাঁঠাল ও আর-এক দিকে একটি শিরীষগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শ্না মাঠ ফাল্পনের রোদ্রে ধ্ব ধ্ব করিতেছিল। তাহারই এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে— সেই পথ বাহিয়া বোঝাই-খালাস গোর্র গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, গাড়োয়ান মাথায় গামছা ফোলিয়া অত্যন্ত বেকারভাবে গান গাহিতেছে।

এমন সময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "কী যতীন, পূর্ব-জন্মের কারও কথা ভাবিতেছ বুঝি।"

যতীন কহিল, "কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগা যে, ভাবিতে হইলেই প্রেজিন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।"

আত্মীয়সমাজে 'পটল' নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, "আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজন্মের সব খবরই তো রাখি, মশায়। ছি ছি, এত বয়স হইল, তব্ব একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। আমাদের ঐ-যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বউ আছে— তার সঙ্গে দ্বইবেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়াস্বন্ধ লোককে জানাইয়া দেয় যে, বউ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভান করিতেছ, যেন কার চাঁদম্থ ধ্যান করিতে বসিয়াছ, এ-সমস্ত চালাকি আমি কি ব্রিঝ না— ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মার। দেখো যতীন. চেনা বাম্বনের পৈতের দরকার হয় না— আমাদের ঐ ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছব্তা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলায় নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি— কিন্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি, মশায়, সাতজন্ম বউয়ের ম্বেদেখিলে না— কেবল হাসপাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া ম্বম্প্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে, তুমি, অমনতরো দ্বপ্রবেলা আকাশের দিকে গদ্গদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন। না, এ-সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না। আমার গা জবালা করে।"

যতীন হাতজোড় করিয়া কহিল, "থাক্ থাক্, আর নয়। আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। তোমাদের ধনাই ধনা। উহারই আদশে আমি চলিতে চেণ্টা করিব। আর কথা নয়, কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মূখ দেখিব, তাহারই গলায় মালা দিব— ধিক্কার আমার আর সহ্য হইতেছে না।"

भागेन। তবে এই कथा রহিল?

যতীন। হাঁ রহিল।

পটল। তবে এসো।

যতীন। কোথায় যাইব।

পটল। এসোই-না।

যতীন। না না, একটা কী দ্বৰ্ডনুমি তোমার মাথায় আসিয়াছে। আমি এখন নড়িতেছি না।

পটল। আচ্ছা, তবে এইখানেই বোসো।— বিলয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। পরিচয় দেওয়া যাক। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র তারতম্য। পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বিলয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খ্রুতুতো-জাঠতুতো ভাইবোন। বরাবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বিলয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খ্রুার কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোনো শাসনবিধির ন্বারা কোনো ফল পায় নাই— একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘ্রুচিল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফ্লুজার রসে পরিপ্রণ। তাহার কোঁতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাশনুভির কাছেও সে
কোনোদিন গাশভীর্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রথম-প্রথম তা লইয়া অনেক
কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু, শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল— ওর ঐ
রকম। তার পরে এমন হইল যে, পটলের দুনির্বার প্রফল্লতার আঘাতে গ্রেক্তনদের
গামভীর্য ধ্লিসাৎ হইয়া গেল। পটল তাহার আশেপাশে কোনোখানে মন-ভার
ম্থ-ভার দুনিন্তা সহিতে পারিত না— অজস্ত্র গল্প-হাসি-ঠাটায় তাহার চারি
দিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎ-শক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের দ্বামী হরকুমারবাব, ডেপন্টি ম্যাজিস্ট্রেট— বেহার-অঞ্চল হইতে বর্দাল হইয়া কলিকাতায় আবকারি-বিভাগে দ্থান পাইয়াছেন। শ্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। আবকারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফদ্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দৃই-একজন আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ডান্তারিতে নৃত্ন-উত্তীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হণ্ডাখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গাল হইতে প্রথমদিন গাছপালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নিজনি বারান্দায় ফালগুন মধ্যাহের রসালস্যে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময়ে প্রেক্থিত সেই উপদ্রব আরুভ হইল। পটল চালায়া গোলে আবার থানিক-ক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল—কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসংগে ছেলেবেলাকার র্পেকথার অলিগালির মধ্যে তাহার মন ঘ্রিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় আবার পটলের হাসিমাখা কপ্টের কার্কালতে সে চুমকিয়া উঠিল। পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া যতীনের সম্মন্থে স্থাপন ক্রিল; কহিল, "ও কুড়ানি।"

মেয়েটি কহিল, "কী, দিদ।"

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ দেখি।

মেয়েটি অসংকোচে যতীনকৈ দেখিতে লাগিল। পটল কহিল, "কেমন, ভালো দেখিতে না?"

মের্মেটি গশ্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ, ভালো।" যতীন লাল হইয়া চোকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "আঃ পটল, কী ছেলেমান্যি করিতেছ।" পটল। আমি ছেলেমান্ধি করি, না তুমি ব্ডোমান্ধি কর! তোমার ব্ঝি বয়সের গাছপাথর নাই!

ষতীন পলায়ন করিল। পটল তাহার পিছনে পিছনে ছন্টিতে ছন্টিতে কহিল. "ও ষতীন, তোমার ভয় নাই, তোমার ভয় নাই। এখনই তোমার মালা দিতে হইবে না—ফাগ্লনচৈত্রে লক্ষ্ন নাই—এখনও হাতে সময় আছে।"

পটল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে, সেই মেরেটি অবাক হইয়া রহিল। তাহার বয়স যোলো হইবে, শরীর ছিপ্ছিপে— মুখন্ত্রী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষায় তাহাকে নিব্যুম্পি বলা যাইতেও পারে— কিন্তু তাহা বোকামি নহে, তাহা ব্রুম্পির অপরিস্ফর্রণমান্ত, তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য নন্ট না করিয়া বরণ্ড একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় হরকুমারবাব্ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে দেখিয়া কহিলেন, "এই ষে, যতীন আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে। তোমাকে একট্ব ডান্তারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দ্বভিক্ষের সময় আময়া একটি মেয়েকে লইয়া মান্য করিতেছি—পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছেই একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল। যথন থবর পাইয়া গেলাম, গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাণট্বকু আছে মার। পটল তাহাকে অনেক যয়ে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না—তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও তো দ্বিজ; একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, উহার সাবেক জাত কোথায় ঘ্বচিয়া গেছে।' প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শ্রের করিয়াছিল; পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'খবরদার, আমাকে মা বলিস নে—আমাকে দিদি বলিস।' পটল বলে, 'অতবড়ো মেয়ে মা বলিলে নিজেকে বর্বাড় বলিয়া মনে হইবে ষে।' বোধ করি সেই দ্বভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোনো কারণে উহার থাকিয়া-থাকিয়া শ্লবেদনার মতো হয়। ব্যাপারখানা কী তোমাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুল্সি, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্ তো।"

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পর্ণ বেণী পিঠের উপরে দ্বলাইয়া হরকুমার-বাব্র ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হরিণের মতো চোখদর্টি দ্বজনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

যতীন ইতদ্তত করিতেছে দেখিয়া হরকুমার তাহাকে কহিলেন. "বৃথা সংকোচ করিতেছ, যতীন। উহাকে দেখিতে মদত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিতরে কেবল জল ছল্ছল্ করিতেছে—এখনও শাঁসের রেখা মাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না— উহাকে তুমি নারী বলিয়া শ্রম করিয়ো না, ও বনের হরিণী।"

যতীন তাহার ডান্তারি কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল—কুড়ানি কিছ্মান কুঠা প্রকাশ করিল না। যতীন কহিল, "শরীরয়ন্দের কোনো বিকার তো বোঝা গেল না।"

পটল ফস্ করিয়া ঘরে ঢ্রাকিয়া বলিল, "হৃদয়যন্তেরও কোনো বিকার ঘটে নাই। তার পরীক্ষা দেখিতে চাও?"

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিব্বক স্পর্শ করিয়া কহিল, "ও কুড়ানি. আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?"

कूर्णान माथा ट्लारेश किंटल, "दौ।"

পটল কহিল, "আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি?" সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"

পটল এবং হরকুমারবাব, হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কৌতুকের মর্ম না ব্রিঝয়া তাঁহাদের অন্করণে ম্বথানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন লাল হইয়া উঠিয়া বাসত হইয়া কহিল, "আঃ পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ— ভারি অন্যায়। হরকুমারবাব, আপনি পটলকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।"

হরকুমার কহিলেন, "নহিলে আমিও যে উ'হার কাছে প্রশ্রের প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু যতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বিলয়াই অত বাদত হইতেছ। তুমি লঙ্জা করিয়া কুড়ানিকে স্কুড়া কারতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানব্দের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে— তুমি যদি মাঝের থেকে গাদ্ভীর্য দেখাও, তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে।"

পটল। ঐ জন্যই তো যতীনের সঙ্গে আমার কোনোকালেই বনিল না, ছেলে-বেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে—ও বড়ো গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগড়া করাটা বৃঝি এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে— ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সূত্র্য নাই—আমি চেন্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার **মানিয়া যাই।** 

পটল। বড়ো কর্মাই করো। গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খ্রিশ হইতাম।

রাত্রে শোবার ঘরের জানলা-দরজা খ্লিলয়া দিয়া যতীন অনেক কথা ভাবিল। যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে, তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এই নিদার্ণ ব্যাপারে সে কত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে— তাহাকে লইয়া কি কোতুক করা যায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহার ব্লিখব্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন—এই আবরণ যদি উঠিয়া যায় তবে অদ্টের র্দ্রলীলার কী ভীষণ চিহু প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ মধ্যাহে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গ্লেরে আকাশ দেখিতেছিল, দ্র হইতে কাঁঠাল-ম্কুলের গন্ধ ম্দ্রতর হইয়া তাহার ঘাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল, তখন তাহার মনটা মাধ্রের কুহেলিকায় সমৃত জগণটাকে আচ্ছেয় করিয়া দেখিয়াছিল—ঐ ব্লিখহীন বালিকা তাহার হরিণের মতো চোখ-দ্লটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে; ফাল্গ্নেরের এই ক্জন-গ্রান-মর্মরের পশ্চাতে যে সংসার ক্ল্বাত্বর দিল্পমাধ্রের্যের অল্তরালে সে দেখা দিল।

পর্বাদন সন্ধ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তাড়াতাড়ি যতীনকে ডাকিয়া পাঠাইল। যতীন আসিয়া দেখিল, কণ্টে কুড়ানির হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে, শরীর আড়ণ্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতলে করিয়া গরম জল আনিতে হুকুম করিল। পটল কহিল, "ভারি মস্ত ডাঞ্ডার হইয়াছে, পায়ে একট্ম গরম তেলু মালিশ ক্রিয়া দাও-না। দেখিতেছ না, পায়ের তেলো হিম হইয়া গেছে।"

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল স্বেগে ঘ্রিয়া দিতে লাগিল।

চিকিৎসা-ব্যাপারে রা**রি অনেক হইল। হরকুমার** কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারবার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। যতীন ব্রিকল, সন্ধ্যাবেলায় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে— ঘন ঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য তাই। যতীন কহিল, "হরকুমারবাব, ছট্ফট্ করিতেছেন, তুমি যাও পটল।"

পটল কহিল, "পরের দোহাই দিবে বইকি। ছট্ফট্কে করিতেছে তা ব্ঝিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচো। এ দিকে কথায় কথায় লঙ্জায় মুখচোখ লাল

হইয়া উঠে—তোমার পেটে যে এত ছিল, তা কে ব্রিঝবে।"

যতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাকো। রক্ষা করো—তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচি। আমি ভূল বুঝিয়াছিলাম—হরকুমারবাব, বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এরকম সুযোগ তাঁর সর্বদা ঘটে না।

কুর্ড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খ্রিলল পটল কহিল, "তোর চোখ খোলাই-বার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে— আজ তাই ব্রিঝ এত দেরি করিলি। ছি ছি, ওঁর পায়ের ধ্বলা নে।"

কুড়ানি কর্ত্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গশ্ভীরভাবে যতীনের পায়ের ধ্বলা লইল। যতীন দ্রতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পর্রাদন হইতে ষতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। ষতীন খাইতে বিসয়াছে, এমন সময় কুড়ানি আসিয়া অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। ষতীন বাসত হইয়া বালিয়া উঠিল, "থাকা থাকা, কাজ নাই।" কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মূখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্বতী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—তাহার পরে আবার প্রনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। ষতীন অন্তরালবতি নীর উদ্দেশে বালিয়া উঠিল, "পটল, তুমি যদি এমন করিয়া আমাকে জন্মাণ্ড, তবে আমি খাইব না—আমি এই উঠিলাম।"

বলিয়া উঠিবার উপর্ক্তম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। যতীন বালিকার বৃদ্ধিহীন মুখে তীব্র বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তংক্ষণাং অন্তুক্ত হইয়া সে প্রনর্বার বাসয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লজ্জা পায় না. বেদনা বোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই ব্যাতিক্রম আছে, এবং ব্যাতিক্রম কখন হঠাং ঘটে আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পর্যাদন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে, গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে, আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত—এমন সময় সে দেখিল, কুড়ানি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া যেন একট্র ইত্সত্ত করিতেছে। তাহার হরিপের মতো চক্ষে একটা সকর্ণ ভয় ছিল—সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে কি না ইহা যেন সে ব্রিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যতীন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবজন্মের হরিণশিশ্রটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়। যতীন যেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবিভূতি হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল, ভাবটা এই যে, কেমন ধরা পড়িয়াছ।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ভান্তারি কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে মনে কহিল, 'বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে— পটলের এই নিষ্ঠ্র আমোদে আর প্রশ্রম দেওয়া উচিত হয় না।' কুড়ানিকে বলিল, 'ছি ছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি ব্রিকতে পার না।"

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি গ্রন্থ-সংকুচিত-ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। যতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "কুড়ানি, দেখি তোমার মালা দেখি।" বালয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মূথে একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা ফ্রটিয়া উঠিল, অন্তরাল হইতে সেই মূহ্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাস্থর্নি শ্রনা গেল।

পর্যাদন সকালে উপদূর্ব করিবার জন্য পটল ষতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শ্না। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে— 'পালাইলাম। খ্রীষতীন।'

"ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!" বলিয়া কড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকমার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা ব্রিকতে কুড়ানির একট্ন সময় গেল। সে ছবির মতো দাঁড়াইয়া স্থির-দ্থিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ষতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার প্র্সম্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি দ্নিশ্বস্কার; রোদ্রটি কদ্পিত কৃষ্ণচ্ডার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছাটাছাটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা সারে গান গাহিয়া তাহাদের বন্ধব্য বিষয় কিছাতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। প্থিবীর এই কোণটাকুতে, এই খানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রোদ্ররচিত জগংখন্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফাটিয়া উঠিতেছিল; তাহারই মাঝখানে ঐ বান্দিহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারি দিকের সংগত কোনো অর্থ বান্ধয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা। কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা-কিছা সমস্তই এমন একেবারে শান্য হইয়া গেল কেন। যাহার বান্ধবার সামর্থ্য অলপ তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল। জগতের এই সহজউচ্ছাবিত প্রাণের রাজ্যে এই গাছপালা-মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে।

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে যতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে—শ্ন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার ব্বকের ভিতরে যে একটি স্বার পাত্র ল্বকানো ছিল সেইটে যেন শ্ন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপ্কৃ করিয়া ঢালিয়া দিতেছে— ভূমিতলে প্রশ্নীভূত সেই স্থালতকেশা ল্ব্ণিগ্রতবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বালতেছে, "লও, লও, আমাকে লও। ওগো, আমাকে লও।"

পটল বিষ্মিত হইয়া কহিল, "ও কী হইতেছে, কুড়ানি।"

কুড়ানি উঠিল না; সে যেমন পড়িয়া ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছবসিত হইয়া ফ্রলিয়া ফ্রলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও পোড়ারমর্খি, সর্বনাশ করিয়াছিস। মরিয়াছিস!" হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল, "এ কী বিপদ ঘটিল। তুমি কী করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না।"

হরকুমার কুহিল, "তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই।

বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত।"

পটল। তুমি কেমন স্বামী? আমি যদি ভূল করি, তুমি আমাকে জোর করিয়া থামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন।

এই বলিয়া সে ছ্রটিয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্মী বোন আমার তোর কী বলিবার আছে, আমাকে খুলিয়া বল্।"

হায়, কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে, আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে। সে একটি অনিব চনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত ব্ ক দিয়া চাপিয়া পাড়য়া আছে— সে বেদনাটা কী, জগতে এমন আর কাহারও হয় কি না, তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছৢই জানে না। সে কেবল কায়া দিয়া বলিতে পারে; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই।

পটল কহিল, "কুড়ানি, তোর দিদি বড়ো দ্বট্র; কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনও মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনও বিশ্বাস করে না; তুই এমন ভূল কেন করিলি। কুড়ানি, একবার মূ্থ তুলিয়া তোর দিদির মূখের দিকে চা: তাকে মাপ কর।"

কিন্তু, কুড়ানির মন তখন বিমুখ ইইয়া গিয়াছিল, সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; সে আরও জাের করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গর্বজিয়া রহিল। সে ভালাে করিয়া সমসত কথা না ব্বিয়াও একপ্রকার মৃড়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিয়াছিল। পটল তখন ধীরে ধীরে বাহ্বপাশ খ্লিয়া লইয়া উঠিয়া গেল—এবং জানালার ধারে পাখরের মৃতির মতাে সতন্ধভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্গন্নের রৌদ্রচিক্কণ স্পারিগাছের পল্লবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দ্বই চক্ষ্ব দিয়া জল পভিতে লাগিল।

পর্রাদন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না। পটল তাহাকে আদর করিয়া ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল, নিজের সাজ সম্বন্ধে তাহার কোনো যত্ন ছিল না, কিন্তু সাজগোজের সমস্ত শথ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসাঞ্চিত সেই-সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবংগফ্র্লটি পর্যান্ত সে খ্রলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার পটলিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন গা হইতে মুলিয়া ফেলিবার চেণ্টা করিয়াছে।

হরকুমারবাব, কুড়ানির সন্ধানে প্রিলসে খবর দিলেন। সেবারে পেলগ-দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাতকদলের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া প্রিলসের পক্ষে শস্তু হইল। হরকুমারবাব, দুই-চারিবার ভূল লোকের সন্ধানে অনেক দ্বঃখ এবং লভ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লাকাইয়া পড়িল।

যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার স্লেগ-হাসপাতালে ভাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দ্পুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাসপাতালে আসিয়া সে শ্নিল, হাসপাতালের স্ফ্রী-বিভাগে একটি ন্তন রোগিণী আসিয়াছে। প্রলিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ি দেখিল। নাড়িতে জনুর অধিক নাই, কিল্তু দুর্বলিতা অত্যন্ত। তখন প্রীক্ষার জন্য মুখের চাদর স্রাইয়া দেখিল, সেই কুড়ান।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল। অব্যক্ত হদয়ভাবের ম্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষ্মদুর্টি কাজের অবকাশে যতীনের ধ্যানদান্টির উপরে কেবলই অশ্রহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আজ সেই রোগনিমীলিত চক্ষর স্ফার্য পল্লব কুড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে: দেখিবামাত্র যতীনের বক্তের ভিতরটা হঠাং কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফ্রলের মতো স্কুমার করিয়া গড়িয়া দ্বভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্লিন্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায়। যতীনই বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতো কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল। র.ম্থ দীঘনিশ্বাস যতীনের বক্ষোম্বারে আঘাত করিতে লাগিল— কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের তারে একটা সূথের মীড়ও বাজিয়া উঠিল। যে ভালোবাসা জগতে দর্লভ, যতীন তাহা না চাহিতেই, ফাল্গনের একটি মধ্যাহে একটি পূর্ণবিকশিত মাধবীমঞ্জারর মতো অকম্মাৎ তার পায়ের কাছে আপনি আসিয়া খসিয়া পডিয়াছে। যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত আসিয়া মূছিত হইয়া পড়ে, পূথিবীতে কোন লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্যলাভের অধিকাবী।

যতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অলপ অলপ গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘানিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল। যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সুদ্র স্বশ্নের মতো যেন মনে করিয়া লাইতে চেটা করিল। যতীন যখন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একট্খানি নাড়া দিয়া কহিল, "কুড়ানি"— তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরট্বকু হঠাৎ ভাঙিয়া গেল— যতীনকে সে চিনিল এবং তখনই তাহার চোখের উপরে বাষ্পকোমল আর-একটি মোহের আবরণ পড়িল। প্রথম-মেঘ-সমাগমে সুবৃগম্ভীর আষাঢ়ের আকাশের মতো কুড়ানির কালো চোখদ্বিটর উপর একটি যেন সুদ্রেব্যাপী সজলস্নিশ্বতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সকর্ণ যত্নের সহিত কহিল, "কুড়ানি, এই দ্বধট্কু শেষ করিয়া ফেলো।" কুড়ানি একট্ব উঠিয়া বসিয়া পেয়ালার উপর হইতে ষতীনের মুখে স্থিরদ্ণিটতে চাহিয়া সেই দ্বধট্কু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।

হাসপাতালের আক্তার একটিমাত্র রোগীর পাশে সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিলে কাজও চলে না, দেখিতেও ভালো হয় না। অন্যত্র কর্তব্য সারিবার জন্য যতীন যখন উঠিল তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখদ্বটি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যতীন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "আমি আবার এখনই আসিব কুড়ানি, তোমার কোনো ভয় নাই।"

যতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইল ষে, এই ন্তন-আনীত রোগিণীর শ্লেগ হয় নাই, সে না খাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্য শ্লেগরোগীর সংগ্রেথাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেণ্টা করিয়া ষতীন কুড়ানিকে অন্ত্র লইয়া ঘাইবার অন্মতি লাভ করিল এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না।
শিষ্করের কাছে রঙিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন ল্যাম্প্ ছায়াচ্ছর
মৃদ্ধ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল— ব্যাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে
টিক্টিক্ শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

্ষতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল, "তুমি কেমন বোধ করিতেছ. ক্ডানি।"

কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না করিয়া ষতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিয়া রাখিয়া দিল।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো বোধ হইতেছে?"

কুড়ানি একট্মখানি চোখ ব্যক্তিয়া কহিল, "হাঁ।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গলায় এটা কী, কুড়ানি।"

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেণ্টা করিল। বতাঁন দেখিল, সে একগাছি শ্কনো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কী। ঘড়ির টিক্টিক্ শব্দের মধ্যে যতাঁন চুপ করিয়া বাসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম ল্কাইবার চেণ্টা—নিজের হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস। কুড়ানি ম্গশিশ ছিল, সে কখন হৃদয়ভারাতুর য্বতা নারী হইয়া উঠিল। কোন্ রোদ্রের আলোকে, কোন্ রোদ্রের উত্তাপে তাহার ব্দিধর উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঞ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-আড়াইটার সময় যতীন চৌকিতে বাসিয়াই ঘুমাইয়া পাড়িয়াছে। হঠাং দ্বার খোলার শব্দে চুমাকিয়া উঠিয়া দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাব্ এক বড়ো ব্যাগ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন, "তোমার চিঠি পাইয়া কাল সকালে আসিব বলিয়া বিছানায় শ্রেলাম। অধে কি রাত্রে পটল কহিল, 'ওগো, কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না— আমাকে এখনই যাইতে হইবে।' পটলকে কিছুতেই ব্ঝাইয়া রাখা গেল না, তখনই একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।"

পটল হরকুমারকৈ কহিল, "চলো, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো।"

হরকুমার ঈষৎ আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শ্রইয়া পড়িলেন. তাঁহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল. "আশা আছে?"

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ি দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, আশা নাই।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল, "যতীন, সত্য বলো, তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না।"

যতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "কুড়ানি, কুড়ানি।"

কুড়ানি চোখ মেলিয়া মুখে একটি শাশ্ত মধ্র হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল, "কী, দাদাবাব্।"

ষতীন কহিল, "কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও।" কুড়ানি অনিমেষ অব্ঝ চোখে যতীনের ম্থের দিকে তাকাইয়া রহিল। যতীন কহিল, "তোমার মালা আমাকে দিবে না?"

যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়ট্রকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্বকৃত অনাদরের একট্রখানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, "কী হবে, দাদাবাব,।"

যতীন দুই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, কডানি।"

শ্নিয়া ক্ষণকালের জন্য কুড়ানি স্তব্ধ রহিল: তাহার পরে তাহার দ্বই চক্ষ্ম দিয়া অজস্ত্র জল পড়িতে লাগিল। যতীন বিছানার পাশে নামিয়া হাঁট্ম গাড়িয়া বিসল, কুড়ানির হাতের কাছে মাথা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানি গলা হইতে মালা খ্লিয়া যতীনের গলায় পরাইয়া দিল।

তখন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, "কুড়ানি।"

কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, "কী, দিদি।"

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমার উপর তোর আর কোনো রাগ নাই, বোন?"

কুড়ানি স্নিশ্বকোমলদ্ঘিতে কহিল, "না, দিদি।" পটল কহিল, "ষতীন, একবার তুমি ও ঘরে যাও।"

যতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খ্রালিয়া কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিণীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া একখানি লাল বেনার্রাস শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মালন বন্দের উপর জড়াইয়া দিল। পরে একে এক এক-একগাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল। তার পরে ডাকিল, "যতীন।"

যতীন আসিতেই তাহাকে বিছানায় বসাইয়া পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া সোনার হার দিল। যতীন সেই হারছড়াটি লইয়া আন্তে আন্তে কুড়ানির মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল।

ভোরের আলো যথন কুড়ানির মুখের উপরে আসিয়া পড়িল তথন সে আলো সে আর দেখিল না। তাহার অম্লান মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইল, সে মরে নাই— কিন্তু সে যেন একটি অতলম্পর্শ সুখদ্বশ্নের মধ্যে নিমন্ন হইয়া গেছে।

যথন মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির বৃকের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বোন, তোর ভাগ্য ভালো। জীবনের চেয়ে তোর মরণ সূথের।"

যতীন কুড়ানির সেই শার্ন্তাস্নিম্প মৃত্যুচ্ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, 'ঘাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্জিত করিলেন না।'

তৈর ১৩০৯

# কর্মফল

### প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ সতীশের মাসি স্কুমারী এবং মেসোমশার শশধরবাব, আসিরাছেন—সতীশের মা বিধ্মুখী বাসতসমসতভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিষ্কু। "এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্ প্রো রায়মশারের দেখা পাওয়া গেল! দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।"

শশধর। এতেই ব্রুবে তোমার দিদির শাসন কিরকম কড়া। দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন।

স্কুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘ্মনো যায় না। বিধ্যাখী। নাকডাকার শব্দে!

স্কুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এইরকম ধ্বতি পরে ইম্কুলে যাস নাকি। বিধ্ব, ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেম সে কী হল।

বিধ্নম্খী। সে ও কোন্কালে ছি'ড়ে ফেলেছে।

স্কুমারী। তা তো ছি ড্বেই। ছেলেমান্বের গায়ে এক কাপড় কতদিন টে'কে। তা, তাই বলে কি আর ন্তন ফ্রক তৈরি করাতে নেই। তোদের ঘরে সকলই অনাস্থি।

বিধ্বম্বা। জান'ই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগ্রন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘ্রনিস পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মাগো! এমন স্ভিউছাড়া পছন্দও কারও দেখি নি।

স্কুমারী। মিছে না। এক বই ছেলে নয়— একে একট্ব সাজাতে-গোজাতেও ইচ্ছা করে না! এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, পরশ্ব রবিবার আছে, তুই আমাদের বাড়ি যাস, আমি তোর জন্যে এক স্বট কাপড় র্যাম্জের ওখান হতে আনিয়ে রাখব। আহা, ছেলেমানুষের কি শখ হয় না।

সতীশ। এক স্বটে আমার কী হবে, মাসিমা। ভাদ্বড়ি-সাহেবের ছেলে আমার সংখ্য একসংখ্য পড়ে, সে আমাকে তাদের বাড়িতে পিংপং খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে— আমার তো সেরকম বাইরে যাবার মখমলের কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ।

স্কুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বস্তৃতা দিতে হবে না। ওর ধখন তোমার মতন বয়স হবে তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর প্রামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

স্কুমারী। আচ্ছা মশায়, বক্তৃতা করবার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জটেত তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশধর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা কল্পনা করাই ভালো।

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না না, এখানে আনতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

#### প্রস্থান

স্কুমারী। সতীশ ব্যাস্ত হয়ে পালালো কেন, বিধ্ব।

বিধ্নমুখী। থালায় করে তার জলখাবার আনছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লঙ্গা।

স্কুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্। তোর মেসোমশায় তোকে পেলোটর বাড়ি থেকে আইস্ক্রীম খাইয়ে আনবেন, তুই ত্তঁর সঙ্গে যা। ওগো, যাও-না, ছেলেমান, যকে একট্র—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব।

বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।

সতাঁশ। সে বিশ্রী।

স্কুমারী। আর ষাই হোক বিধ্ব, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি তাই রক্ষা। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিম্বা ষাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই।

শশধর। এ কথাগুলো-

সন্কুমারী। চুপিচুপি বলতে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্মথ নিজের পছন্দমত ছেলেকে সাজ করাবেন, আর আমরা কথা কইতেও পাব না!

শশধর। সর্বনাশ। কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমস্ত আলোচনা—

স্কুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তুমি ওকে পেলেটির ওখানে নিয়ে যাও। সতীশ। না মাসিমা, আমি সেখানে চাপকান পরে যেতে পারব না।

স্কুমারী। এই যে মন্মথবাব আসছেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবিক করে ওকে অস্থির করে তুলবেন। ছেলেমান্ম, বাপের বকুনির চোটে ওর একদণ্ড শান্তি নেই। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়— আমরা পালাই।

### স্ক্রমারীর প্রস্থান। মন্মথর প্রবেশ

বিধ্ব। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কয়দিন আমাকে অস্থির করে তুর্লোছল। দিদি তাকে একটা রুপোর ঘড়ি দিয়েছেন— আমি আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনুলে রাগ করবে।

## বিধ্যুখীর প্রস্থান

মন্মথ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব। শশধর, সে ঘড়িটি তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। নিয়ে তো গেলেম, শেষকালে বাড়ি গিয়ে জবাবদিহি করবে কে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাটা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহ্যও করতে হয়— সংসারে এ কেবল তোমার একলারই পক্ষে বিধান নয়।

মন্মথ। আমার নিজের সম্বন্ধে হলে আমি নিঃশব্দে সহ্য করতেম। কিন্তু

ছেলেকে আমি মাটি করতে পারি না। যে ছেলে চাবা-মাত্রই পার, চাবার প্রেবিই যার অভাবমোচন হতে থাকে, সে নিতান্ত দ্বর্ভাগা। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোনো কালে স্ব্থী হতে পারে না। বিশ্বত হয়ে ধৈর্যরক্ষা করবার যে বিদ্যা, আমি তাই ছেলেকে দিতে চাই, ঘড়ি ঘড়ির-চেন জোগাতে চাই নে।

শশধর। সে তো ভালো কথা, কিন্তু তোমার ইচ্ছামাত্রেই তো সংসারের সমস্ত বাধা তথনই ধ্লিসাং হবে না। সকলেরই যদি তোমার মতো সদ্বৃদ্ধি থাকত তা হলে তো কথাই ছিল না; তা যথন নেই তথন সাধ্সংকলপকেও গায়ের জোরে চালানো যায় না, ধৈর্য চাই। স্থালাকের ইচ্ছার একেবারে উলটাম্থে চলবার চেন্টা করলে অনেক বিপদে পড়বে— তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে একট্ব ঘ্রের গেলে স্বিধামত ফল পাওয়া যায়। বাতাস যথন উলটা বয় জাহাজের পাল তথন আড় করে রাখতে হয়্ম নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বৃঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও। ভীর্।
শশধর। তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই। যার ঘরক্ষার অধীনে
চবিশ্বশ্বণী বাস করতে হয় তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের দ্বীর
সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কী। আঘাত করলেও কন্ট, আঘাত পেলেও কন্ট। তার
চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর মতকে সম্পৃণি অকাট্য বলে দ্বীকার করে কাজের
বেলায় নিজের মত চালানোই সংপরামশ— গোঁয়াতুমি করতে গেলেই মুশ্কিল
বাধে।

মন্মথ। জীবন যদি স্ক্রদীর্ঘ হত তবে ধীরেস্ক্রম্পে তোমার মতে চলা যেত, প্রমায়ুয়ে অলপ।

শশধর। সেইজন্যই তো ভাই, বিবেচনা করে চলতে হয়। সামনে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়ে সেটা ডিঙিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায়, বিলম্ব তারই অদ্টে আছে। কিন্তু তোমাকে এ-সকল বলা বৃথা—প্রতিদিনই তো ঠেকছ, তব্ব যথন শিক্ষা পাচ্ছ না তথন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এমনি ভাবে চলতে চাও, যেন তোমার স্ত্রী বলে একটা শন্তির অস্তিত্ব নেই—অথচ তিনি যে আছেন সে সম্বন্ধে তোমার লেশমার সন্দেহ থাকবার কোনো কারণ দেখি নে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাম্পত্য কলহে **টে**ব বহুৱারন্তে লঘ্বজিয়া— শাস্ত্রে এইর্প লেখে। কিন্তু দম্পতিবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করেন না।

মন্মথবাব্র সহিত তাঁহার স্ত্রার মধ্যে মধ্যে যে বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ, তব্ তাহার আরম্ভও বহু নহে, তাহার ক্রিয়াও লঘ্ব নহে— ঠিক অজাযুদ্ধের সঙ্গে তাহার তুলনা করা চলে না।

কয়েকটি দূষ্টান্ত দ্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবাব্ন কহিলেন, "তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোশাক পরাতে আরুভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়।"

বিধন্ন কহিলেন, "পছন্দ বৃনিষ্ণ একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড ধরিয়েছে।"

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন, "সকলের মতেই যদি চলবে তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ করলে কেন।" বিধা। তুমি যদি কেবল নিজের মতেই চলবে তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিবাহ করবার কী দরকার ছিল।

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধন। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে, কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার-মর্ভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীব্ত্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তলো না।

বিধ্ব। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

এই বিলয়া বিধ, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিধ্র বিধবা জা পাশের ঘরে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন, প্রামী-স্ফীতে বিরলে প্রেমালাপ হইয়া গেল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্মথ। ও কী ও, তোমার ছেলেটিকে কী মাথিয়েছ।

বিধন। মূর্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছন নয়, একটন্থানি এসেন্স্ মাত্র। তাও বিলাতি নয়— তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার বলোছ, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধ্ব। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল হতে কেরোসিন এবং ক্যান্টর অয়েল মাখাব।

মন্মথ।সেও বাজে খরচ হবে। যেটা না হলেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভালো। কেরোসিন, ক্যাস্টর অয়েল, গায় মাথায় মাথা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধ্ব। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদপ্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাং ছাড়লে এ বয়সে হয়তো সহ্য হবে না। যাই হোক, এ কথা আমি তোমাকে আগে হতে বলে রাখছি, ছেলেটিকৈ তূমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে তাতে তার শখের খরচ কুলোবে না।

বিধ্। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কোপ্নি পরানো অভ্যাস করাতেম।

বিধ্বর এই অবজ্ঞাবাক্যে মর্মাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষণকালের মধ্যে সামলাইয়া লইলেন; কহিলেন, "আমিও তা জানি। তোমার ভাগনীপতি শশধরের 'পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখেপড়ে দিয়ে যাবে। সেইজনাই যখন-তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও। আমি দারিদ্রের লম্জা অনায়াসেই সহ্য করতে পারি, কিন্তু ধনী কুট্বন্বের সোহাগ-যাচনার লম্জা আমার সহ্য হয় না।"

এ কথা মন্মথর মনে অনেকদিন উদয় হইয়াছে, কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে

বলিয়া এ পর্যন্ত কখনো বলেন নাই। বিধ্ মনে করিতেন, স্বামী তাঁহার গড়ে অভিপ্রায় ঠিক ব্রিকতে পারেন নাই, কারণ স্বামীসম্প্রদায় স্বারীর মনস্তত্ত্ব সম্বশ্ধে অপরিসীম মুর্খ। কিন্তু মন্মথ যে বসিয়া বসিয়া তাঁহার চাল ধরিতে পারিয়াছেন, হঠাং জানিতে পারিয়া বিধ্র পক্ষে মমান্তিক হইয়া উঠিল।

মুখ লাল করিয়া বিধু কহিলেন, "ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি সে তো পূর্বে বুঝতে পারি নি।"

এমন সময় বিধবা জা প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মেজবউ, তোদের ধন্য। আজ সতেরো বংসর হয়ে গেল তব্ব তোদের কথা ফ্রালো না। রাত্রে কুলায় না. শেষকালে দিনেও দ্ইজনে মিলে ফিস্ফিস্। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধ্ব দিনরাত্রি জোগান কোথা হতে আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধ্রালাপে ব্যাঘাত করব না, একবার কেবল দ্ব মিনিটের জন্য মেজবউরের কাছ হতে সেলাইয়ের প্যাটার্নটা দেখিয়ে নিতে এসেছি।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশ। জেঠাইমা।

জেঠাইমা। কী বাপ।

সতীশ। আজ ভাদ্বড়ি-সাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াবেন, তুমি যেন সেখানে হঠাং গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার যাবার দরকার কী সতীশ।

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোর বন্ধরে চা খাওয়া না হয়, আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবহত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবার, ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিন্দ্রক-ফিন্দ্রক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লুজ্জা করে।

জেঠাইমা। আমার এখানেও তো জিনিসপত্র—

সতীশ। ওগ্নলো আজকের মতো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার এই ব'টি-চুপড়ি-বারকোশগ্নলো কোথাও না ল্বকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগালোতে এত লঙ্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই।

সতীশ। তা জানি নে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগ্রলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন ভাদর্বিড় নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। ব'টি-চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে গল্প করতে তো শ্বনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর এক কাজ করতে হবে জেঠাইমা— আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শ্নাবে না, খালি গায়ে ফস করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায়ে—

সতীশ। সে আমি আগেই মাসিমাকে গিয়ে ধরেছিলেম, তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, বাবা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানাগ্রলো—

সতীশ। সৈ ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

#### পশ্বম পরিক্রেদ

সূতীশ। মা, এমন করে তো চলে না।

বিধ্ব। কেন, কী হয়েছে।

সতীশ। চাঁদনির কোট ট্রাউজার পরে আমার বার হতে লজ্জা করে। সেদিন ভাদন্তি-সাহেবের বাড়ি ইভ্নিং পাটি ছিল, কয়েকজন বাব্ ছাড়া আর সকলেই ড্রেস সন্ট পরে গিয়েছিল, আমি সেখানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারি অপ্রস্কৃতে পড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান ভাতে ভদুতা রক্ষা হয় না।

বিধন। জান তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছনতেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয় শুনি।

সতীশ। একটা মনিং স্ট আর একটা লাউঞ্জ স্টে এক-শ টাকার কাছা-কাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভ্নিং ড্রেস দেড়-শ টাকার কমে কিছ্ততেই হবে না।

বিধ্। বল কী, সতীশ। এ তো তিন-শ টাকার ধারা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক, ফকিরি করতে চাও সে ভালো, আর বাদ ভদ্রসমাজে মিশতে হয় তবে অমন টানাটানি করে চলে না। ভদ্রতা রাখতে গেলে তো খরচ করতে হবে, তার তো কোনো উপায় নেই। সন্দরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে ড্রেস কোটের দরকার হবে না।

বিধ্। তা তো জানি, কিন্তু—আচ্ছা, তোমার মেসো তো তোমাকে জন্ম-দিনের উপহার দিয়ে থাকেন, এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোশাক তাঁর কাছ হতে জোগাড় করে নাও-না। কথায় কথায় তোমার মাসির কাছে একট্ আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে তো অনায়াসেই পারি, কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি, তা হলে রক্ষা থাকবে না।

বিধ্ব। আচ্ছা, সে আমি সামলাতে পারব।

### সতীশের প্রস্থান

ভাদ্বিড়-সাহেবের মেয়ের সংগে যদি সতীশের কোনোমতে বিবাহের জ্বোগাড় হর তা হলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ভাদ্বিড়-সাহেব ব্যারিস্টার মান্ম, বেশ দ্ব-দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হতেই সতীশ তো ওদের বাড়ি আনাগোনা করে, মেয়েটি তো আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে পছন্দ করবে। সতীশের বাপ তো এ-সব কথা একবার চিন্তাও করেন না, বলতে গেলে আগ্রন হয়ে ওঠেন, ছেলের ভবিষাতের কথা আমাকেই সমুস্ত ভাবতে হয়।

### यन्त्रे भतिराष्ट्रम

মিস্টার ভাদ্বভির বাড়িতে টেনিস-ক্ষেত্র

নলিনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথায়।

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস পার্টি জানতেম না, আমি টেনিস স্কট পরে আসি নি।

নিলনী। সকল গোর্র তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার স্বিধা করে দিচ্ছি। মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন-না-- আমি আপনারই সেবার্থে।

নিলনী। যদি একবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ করবেন—ইনি আজ টেনিস স্ট পরে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খনে জাল ঘর-জনালানোও মাপ করতে পারি। টোনিস স্ট না পরে এলে যদি আপনার এত দয়া হয় তবে আমার এই টেনিস স্টো মিস্টার সতীশকে দান করে তাঁর এই—এটাকে কী বলি! তোমার এটা কী স্ট সতীশ— থিচুড়ি স্টেই বলা যাক— তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি স্টটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত স্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তব্ লম্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তোমার দরজির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস ভাদ্ভির দয়া অনেক মূল্যবান।

নলিনী। শোনো শোনো সতীশ, শ্বনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নর,
মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর
পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন নি।
মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত্ত কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সঙ্গে সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শ্বনছ সতীশ। রীতিমত সভ্য হতে গেলে কত সাবধানে থাকতে হয়। তুমি বোধ হয় চেন্টা করলে পারবে। টেনিস স্ট সম্বন্ধে তোমার যেরকম স্ক্রে ধর্মজ্ঞান তাতে আশা হয়।

#### অনাত গমন

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্যন্ত ব্রুতেই পারলেম না। আমাকে দেখে ও বােধ হয় মনে মনে হাসে। আমারও ম্পাকল হয়েছে, আমি কিছ্বতে এখানে এসে স্ক্র্মনে থাকতে পারি নে—কেবলই মনে হয়, আমার টাইটা ব্রিঝ কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার ষ্টাউজারে হাঁট্র কাছটায় হয়তো কুচকে আছে। নন্দীর মতো কবে আমিও বেশ ঐরকম অনায়াসে স্ফ্রতির সংগে—

নলিনী। (পন্নরায় আসিয়া) কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিস কোতার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায়, কোর্তা-হারা হৃদয়ের সাম্থনা জগতে কোথায় আছে—দর্রজির বাড়ি ছাড়া।

সতীশ। আমার হৃদয়টার খবর যদি রাখতে তবে এমন কথা আর বলতে না নেলি। নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহবা। মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি এখনই শ্বুর হয়েছে। প্রশ্রয় পেলে অত্যন্ত উর্মাত হবে ভরসা হচ্ছে। এসো, একট্ব কেক খেয়ে যাবে, মিষ্ট কথার প্রুক্তার মিষ্টায়।

সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো—টেনিস কোর্তার খেদে শরীর নন্ট কোরো না, খাওয়াদাওয়া একেবারে ছাড়া ভালো নয়। কোর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝ্লিয়ে বেড়াবার স্ক্রিধা হয় না।

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশের উপরে তুমি বড়ো কড়া ব্যবহার আরুভ করেছ; এখন বয়েস হয়েছে, এখন ওর প্রতি অতটা শাসন ভালো নয়।

বিধন। বলো তো রায়মশায়। আমি তো ওঁকে কিছনতেই বনুঝিয়ে পারলেম না।

মন্মথ। দুটো অপবাদ এক মুহুতেই। একজন বললেন নির্দায়, আর-একজন বললেন নির্বোধ। যাঁর কাছে হতবৃদ্ধি হয়ে আছি তিনি যা বলেন সহ্য করতে রাজি আছি—তাঁর ভণ্নী যা বলবেন তার উপরেও কথা কব না, কিন্তু তাই বলে তাঁর ভণ্নীপতি পর্যন্ত সহিষ্কৃতা চলবে না। আমার ব্যবহারটা কিরকম কড়া শুনি।

শশধর। বেচারা সতীশের একট্ব কাপড়ের শথ আছে, ও পাঁচ জায়গায় মিশতে আরুল্ভ করেছে, ওকে তুমি চাঁদনির—

মন্মথ। আমি তো চাঁদনির কাপড় পরতে বলি নে। ফিরিঙ্গ পোশাক আমার দ্যু-চক্ষের বিষ। ধুতি-চাদর চাপকান-চোগা প্রকুক, কখনো লঙ্জা পেতে হবে না।

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশ যদি এ বয়সে শথ মিটিয়ে না নিতে পারে তবে ব্র্ডোবয়সে খামকা কী করে বসবে, সে আরও বদ দেখতে হবে। আর ভেবে দেখো, যেটাকে আমরা শিশ্বকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখছি তার আক্তমণ ঠেকাবে কী করে।

মন্মথ। যিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমসলা নিজের খরচেই জোগাবেন। যে দিক হতে তোমার সভ্যতা আসছে টাকাটা সে দিক হতে আসছে না, বরং এখান হতে সেই দিকেই যাচ্ছে।

বিধন। রায়মশায়, পেরে উঠবেন না—দেশের কথা উঠে পড়লে ওঁকে থামানো যায় না।

শশধর। ভাই মন্মথ, ও-সব কথা আমিও বৃঝি। কিন্তু, ছেলেদের **আবদারও** তো এড়াতে পারি নে। সতীশ ভাদ্বড়ি-সাহেবদের সংগ যথন মেশামেশি করছে তথন উপযুক্ত কাপড় না থাকলে ও বেচারার বড়ো মুশকিল। আমি র্যাণ্কিনের বাড়িতে ওর জন্য—

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূতা। সাহেববাড়ি হতে এই কাপড় এয়েছে। মন্মথ। নিয়ে যা কাপড় নিয়ে যা। এখনি নিয়ে যা।

## বিশ্বর প্রতি

দেখো, সতীশকে যদি আমি এ কাপড় পরতে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাকতে দেব না, মেসে পাঠিয়ে দেব, সেখানে সে আপন ইচ্ছামত চলতে পারবে।

#### দ্ৰত প্ৰম্থান

শশধর। অবাক কাণ্ড!

বিধন। (সরোদনে) রায়মশায়, তোমাকে কী বলব, আমার বে'চে সন্থ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেছে?

শশধর। আমার প্রতি ব্যবহারটাও তো ঠিক ভালো হল না। বোধ হয় মন্মথর হজমের গোল হয়েছে। আমার পরামর্শ শোনো, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডালভাত খাইয়ো না। ও যতই বলুক-না কেন, মাঝে মাঝে মসলাওয়ালা রামা না হলে মুখে রোচে না, হজমও হয় না। কিছুদিন ওকে ভালো করে খাওয়াও দেখি, তার পরে তুমি যা বলবে ও তাই শ্ননবে। এ সম্বন্ধে তোমার দিদি তোমার চেয়ে ভালো বোঝেন।

### শশধরের প্রস্থান। বিধ্বম্খীর ক্রন্দন

বিধবা জা। (ঘরে প্রবেশ করিয়া, আত্মগত) কখনও কান্না, কখনও হাসি— কত রকম যে সোহাগ তার ঠিক নেই—বেশ আছে।

#### দীর্ঘানশ্বাস

ও মেজবউ, গোসাঘরে বর্সেছিস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভঞ্জনের পালা হয়ে যাক।

## অন্টম পরিচ্ছেদ

নিলনী। সতীশ, আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি বলি, রাগ কোরো না। সতীশ। তুমি ডেকেছ বলে রাগ করব, আমার মেজাজ কি এতই বদ।

নলিনী। না, ও-সব কথা থাক্। সকল সময়েই নন্দী-সাহেবের চেলাগিরি কোরো না। বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেন দিলে।

সতীশ। যাঁকে দিয়েছি তাঁর তুলনায় জিনিসটার দাম এমনই কি বেশি। নলিনী। আবার ফের নন্দীর নকল!

সতীশ। নন্দীর নকল সাধে করি! তার প্রতি ষখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষপাত—

নিলনী। তবে যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না।

সতীশ। আচ্ছা, মাপ করো, আমি চুপ করে শন্তব।

নলিনী। দেখো সতীশ মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ক্রেস্লেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্বাহ্মিতার স্বর চড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেক্লেস পাঠাতে গেলে কেন।

সতীশ। যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশন্তি থাকে না সে অবস্থাটা ভোমার জানা নেই বলে তুমি রাগ করছ নেলি। নলিনী। আমার সাতজ্ঞে জেনে কাজ নেই। কিল্পু এ নেক্লেস তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদ্বরি দেখাবার জন্যে যে দান, আমার কাছে সে দানের কোনো মূল্য নেই।

সতীশ। তুমি অন্যায় বলছ নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে— তুমি বদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুণি হতেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে কৈছু-না-কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছুই বলি নি। কিন্তু, ক্লমেই মান্তা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্লেম।

সতীশ। এ নেক্লেস তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও, কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেব না।

নলিনী। আচ্ছা সতীশ, আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি।

সতীশ। কে তোমাকে বলেছে। নরেন ব্রিঝ?

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুরাতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্য মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খ্রেজ পাওয়া যায় না— অন্তত ধার করবার দ্বঃখট্যুকু স্বীকার করবার যে স্থুখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে যা দ্বঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই নেলি, একেও যদি তুমি নন্দী-সাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

নলিনী। আছো, তোমার যা করবার তা তো করেছ— তোমার সেই ত্যাগ-স্বীকারটাকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ঐ নেক্লেসটা গলায় ফাস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ হতে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে। সতীশ। সে কথা তিনি কখনোই মনে করবেন না, তাঁর ছেলেকে তিনি

অনেক্দিন হতে জানেন।

নলিনী। আচ্ছা, সে যাই হোক, তুমি প্রতিজ্ঞা করো, এখন হতে তুমি আমাকে দামি জিনিস দেবে না। বড়োজোর ফ্রলের তোড়ার বেশি আর কিছ্র দিতে পারবে না।

সতীশ। আচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞাই করলেম।

নলিনী। যাক, এখন তবে তোমার গ্রের্নন্দী-সাহেবের পাঠ আবৃত্তি করো। দেখি, স্তুতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদ্র অগ্রসর হল। আছা, আমার কানের ভগা সম্বন্ধে কী বলতে পার বলো— আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলেম।

সতীশ। যা বলব তাতে ঐ ডগাট্বকু লাল হয়ে উঠবে।

নলিনী। বেশ বেশ, ভূমিকাটা মন্দ হয় নি। আজকের মতো ঐট্যকুই থাক্, বাকিট্যুকু আর-একদিন হবে। এখনই কান ঝাঁঝাঁ করতে শ্রে হয়েছে।

#### नवम भतिएक्ष

বিধ্। আমার উপর রাগ কর যা কর, ছেলের উপর কোরো না। তোমার পারে ধরি, এবারকার মতো তার দেনাটা শোধ করে দাও।

মন্মথ। আমি রাগারাগি করছি নে, আমার যা কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে। আমি সতীশকে বার বার বলেছি, দেনা করলে শোধবার ভার আমি নেব না। আমার সে কথার অন্যথা হবে না।

বিধন। ওগো, এতবড়ো সতাপ্রতিজ্ঞ ব্রিষিষ্ঠির হলে সংসার চলে না। সতীশের এখন বরস হয়েছে, তাকে জলপানি যা দাও তাতে ধার না করে তার চলে কী করে বলো দেখি।

মন্মধ। যার বের্প সাধ্য তার চেয়ে চাল বড়ো করলে কারোই চলে না— ফকিরেরও না, বাদশারও না।

বিধা। তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে দেবে।

মন্মথ। সে যদি যাবার আয়োজন করে এবং তোমরা যদি তার জোগাড় দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাখব কী করে।

#### মন্মথর প্রদথান। শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে, কালো কোর্তা ফরমাশ দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। তাই কদিন আসি নি। আজ তোমার চিঠি পেয়ে স্কু কালাকাটি করে আমাকে বাড়ি-ছাড়া করেছে।

বিধ্। দিদি আসেন নি?

শশ্বর। তিনি এখনি আসবেন। ব্যাপারটা কী।

বিধন। সবই তো শন্নেছ। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওঁর মন স্নুস্থির হচ্ছে না। র্য়াজ্কিন-হার্মানের পোশাক তাঁর পছন্দ হল না, জেলখানার কাপড়টাই বোধ হয় তাঁর মতে বেশ সমুসভ্য।

শশধর। আর যাই বল, মন্মথকে বোঝাতে যেতে আমি পারব না। তার কথা আমি বুঝি নে, আমার কথাও সে বোঝে না, শেষকালে—

বিধন। সে কি আমি জানি নে। তোমরা তো তাঁর স্থা নও যে মাথা হেণ্ট করে সমস্তই সহা করবে। কিন্তু এখন এ বিপদ ঠেকাই কী করে।

শশধর। তোমার হাতে কিছ্ব কি—

বিধা। কিছাই নেই—সতীশের ধার শাধতে আমার প্রায় সমস্ত গহনাই বাধা। পড়েছে, হাতে কেবল বালাজোড়া আছে।

#### সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, খরচপত্ত বিবেচনা করে কর না, এখন কী মুশকিলে পড়েছ দেখো দেখি।

मठौग। मूर्गाकन एठा किছ्यूटे एरिश्व त्न।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে ব্রঝি! ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশ্ধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধ্। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বলিস। আমি অনেক দ্বংখ পেয়েছি, আমাকে আর দক্ষাস নে।

শশ্বর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদি-বা কখনও মনেও আসে তব্ কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায়। বড়ো অন্যায় কথা।

#### স্কুমারীর প্রবেশ

বিধ্। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্দিন কী করে বসে আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে শূনে আমার গা কাঁপে।

भूक्याती। ও আবার की वला।

বিধ্ন। বলে কিনা আফিম কিনে আনবে।

স্কুমারী। কী সর্বনাশ! সতীশ, আমার গা ছ্রায়ে বল্ এমন কথা মনেও আনবি নে। চুপ করে রইলি যে। লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা-মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সূকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

স্কুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কতবড়ো পেয়াদা; ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও-না, ছেলেমান্যকে কেন কণ্ট দেওয়া।

শর্শধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিল্টু মন্মথ আমার মাথার ইণ্ট ফেলে না মারে। সতীশ। মেসোমশার, সে ইণ্ট তোমার মাথার পেণছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে এক্জামিনে ফেল করেছি, তার উপরে দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এতবড়ো স্ব্যোগটা যদি মাটি হয়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধ্। সত্যি দিদি, সতীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শ্নেলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি হতে বার করে দেবেন।

স্কুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধ্র, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপ্রলে নেই, আমি নাহয় ওকেই মানুষ করি। কী বল গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্চা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

স্কুমারী। বাঘমশার তো বাচ্চাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

भगधत। वाचिनौ कौ वलन, वाक्राहे वा की वल।

স্কুমারী। যা বলে সে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনটো শোধ করে দাও।

विधः। मिनि।

সকুমারী। আর দিদি দিদি করে কাঁদতে হবে না। চল, তাের চুল বেথে দিই গে। এমন ছিরি করে তাের ভগ্নীপতির সামনে বার হতে লভ্জা করে না?

শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান। মন্মথর প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই, তুমি একটা বিবেচনা করে দেখো— মন্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছাই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একট্ন খাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে দেবে। তাতে কি ওর ভালো হবে।

মন্মথ। ভালোমন্দর কথা কেউই শেষ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারে না। আমি মোটামর্টি এই ব্রিঝ যে, বার বার সাবধান করে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার ফলভোগ হতে তাকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা কারো উচিত হয় না। আমরা যদি মাঝে পড়ে ব্যর্থ করে না দিতেম তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে পারত।

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমান্ত শিক্ষা হত তবে বিধাতা বাপমায়ের মনে স্নেহট্রকু দিতেন না। মন্মথ, তুমি যে দিনরাত কর্মফল কর্মফল করের
আমি তা সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হতে কর্মফল কড়ায় গণ্ডায়
আদায় করে নিতে চায় কিম্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কর্তা আছেন তিনি মাঝে
পড়ে তার অনেকটাই মহ্কুপ দিয়ে থাকেন, নইলে কর্মফলের দেনা শ্বতে শ্বতে
আমাদের অস্তিত পর্যাতি বিকিয়ে যেত। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্মফল সত্যা, কিম্তু
বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে, সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অন্যরক্ম। কর্মফল নৈস্গিক, মার্জনাটা তার উপরের কথা।

মন্মথ। যিনি অনৈস্গিক মানুষ তিনি যা খুশি করবেন, আমি অতি সামান্য নৈস্গিক, আমি কর্মফল শেষ পর্যন্তই মানি।

শশধর। আছো, আমি যদি সতীশের দেনা শোধ করে তাকে খালাস করি, ভূমি কী করবে।

মন্মথ। আমি তাকে ত্যাগ করব। দেখো, সতীশকে আমি যে ভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেম প্রথম হতেই বাধা দিয়ে তোমরা তা ব্যর্থ করেছ। এক দিক হতে সংযম আর-এক দিক হতে প্রশ্রয় পেয়ে সে একেবারে নল্ট হয়ে গেছে। ক্রমাগতই ভিক্ষা পেয়ে যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে ধায়, যে কান্ধের যে পরিণাম তোমরা যদি মাঝে পড়ে কিছুতেই তাকে তা বৃথতে না দাও, তবে তার আশা আমি ত্যাগ করলেম। ভোমাদের মতেই তাকে মানুষ করো—দৃই নোকায় পা দিয়েই তার বিপদ ঘটেছে।

শশধর। ও কী কথা বলছ মন্মথ—তোমার ছেলে—

মন্মথ। দেখো শশধর, নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাস-মতেই নিজের ছেলেকে আমি মান্ব করতে পারি, অন্য কোনো উপায় তো জানি না। যখন নিশ্চয় দেখছি তা কোনোমতেই হ্বার নয়, তখন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখব না। আমার যা সাধ্য তার বেশি আমি করতে পারব না।

#### মন্মথর প্রস্থান

শশধর। কী করা যায়। ছেলেটাকে তো জেলে দেওরা যায় না। অপ্রাধ মানুষের পক্ষে যত সর্বনেশেই হোক, জেলখানা তার চেয়ে ঢের বেশি।

### দশস পরিচ্ছেদ

ভাদ্বড়িজায়া। শ্বনেছ? সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে। মিস্টার ভাদ্বড়ি। হাঁ, সে তো শ্বনেছি।

জায়া। সে-যে সমসত সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মার জন্য জীবিতকাল পর্যক্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরান্দ করে গেছে। এখন কী করা যায়।

ভাদ্বড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি। তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে সেটা বর্মা তুমি দুই চক্ষ্ম মেলে দেখতে পাও না! তুমি তো ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন উপায় কী করবে।

ভাদ্বিড়। আমি তো মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভর করি নি। জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নির্ভর করে বসেছিলে। অশ্ববস্থাটা ব্যবিধ অনাবশ্যক?

ভাদ্বড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক। যিনি যাই বল্কন, ওর চেয়ে আবশ্যক আর-কিছুই নেই। সতীশের একটি মেসো আছে, বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে, তাতে ক্ষরধার্শান্ত হয় না।

ভাদ্বভি। এই মেসোটি আমার মক্তেল— অগাধ টাকা—ছেলেপ্রলে কিছুই নেই—বয়সও নিতানত অলপ নয়। সে তো সতীশকেই পোষ্যপত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চট্পট্ নিক-না। তুমি একট্র তাড়া দাও-না। ভাদর্বিড়। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে— এক ছেলেকে পোষ্যপত্র লওয়া যায় কি না— তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে— তোমরা চোখ ব্রুজে একটা বিধান দিয়ে দাও-না।

ভাদন্ডি। বাসত হোরো না—পোষাপুর না নিলেও অন্য উপার আছে।
জারা। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলেম, সম্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার,
আমাদের নোল যেরকম জেদালো মেরে, সে যে কী করে বসত বলা যায় না। কিন্তু
তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখো, তোমার মেয়ে কে'দে
চোথ ফুলিয়েছে। কাল যখন খেতে বসেছিল এমন সময় সতীশের বাপ-মরার খবর
পেল, অর্মান তর্খনি উঠে চলে গেল।

ভাদর্কি। কিন্তু, নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে সে তো দেখে মনে হর না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরও মনে করতাম, নন্দীর উপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মের্মেটির ঐ স্বভাব— সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জনালাতন করে। দেখো না বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই করে! কিন্তু আশ্চর্য এই, তব্ব তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

### নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাব্র বাড়ি বাবে না? তাঁর মা বোধহয় খ্ব কাতর হয়ে পড়েছেন।— বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে ষেতে চাই।

#### धकामभ भक्तिस्कृत

সতীশ। মা, এখানে আমি যে কত স্থে আছি সে তো আমার কাপড়-চোপড় দেখেই ব্রুতে পার। কিন্তু মেসোমশায় যতক্ষণ না আমাকে পোষ্যপত্ত গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। তুমি যে মাসহারা পাও আমার তো তাতে কোনো সাহায্য হবে না। অনেকদিন হতে নেব-নেব করেও আমাকে পোষ্যপত্ত নিচ্ছেন না— বোধহয় ওঁদের মনে মনে সন্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধ্। (হতাশভাবে) সে আশা সফল হয় বা, সতীশ। সতীশ। আগঁ! বলো কী মা! বিধ্। লক্ষণ দেখে তো তাই বোধ হয়। সতীশ। লক্ষণ অমন অনেক সময় ভূলও তো হয়।

বিধ্ব। না, ভুল নয় সতীশ, এবার তোর ভাই হবে।

সতীশ। কী যে বল মা, তার ঠিক নেই—ভাই হবেই কে বললে! বোন হতে পারে না ব্রিথ!

বিধন। দিদির চেহারা যেরকম হয়ে গেছে নিশ্চয় তাঁর মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক, মেয়েই হোক, আমাদের পক্ষে সমানই।

সতীশ। এত বয়সের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিঘা ঘটতে পারে। বিধা। সতীশ, তুই চাকরির চেণ্টা কর্।

সতীশ। অসম্ভব। পাস করতে পারি নি। তা ছাড়া চাকরি করবার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে। কিন্তু, যাই বল মা, এ ভারি অন্যার। আমি তো এতদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম, তার থেকে বঞ্চিত হলেম, তার পরে যদি আবার—

বিধন। অন্যায় নয় তো কী, সতীশ। এ দিকে তোকে ঘরে এনেছেন, ও দিকে আবার ডাক্তার ডাকিয়ে ওষ্ধও খাওয়া চলছে। নিজের বোনপোর সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার। শেষকালে দয়াল ডান্তারের ওষ্ধ তো খেটে গেল। অস্থির হোস নে সতীশ। একমনে ভগবানকে ডাক— তাঁর কাছে কোনো ডান্তারই লাগে না। তিনি যদি—

সতীশ। আহা, তিনি যদি এখনও—এখনও সময় আছে। মা, এ°দের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কিন্তু ষেরকম অন্যায় হল, সে ভাব রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের কাছে এ°দের এক্টা দুর্ঘটনা না প্রার্থনা করে থাকতে পারছি নে— তিনি দয়া করে যেন—

বিধা। আহা তাই হোক, নইলে তোর উপায় কী হবে সতীশ, আমি তা**ই** ভাবি। হে ভগবান, তুমি ধেন—

সতীশ। এ যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মানব না। কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব।

বিধন। আরে চুপ চুপ, এখন এমন কথা মন্থে আনতে নেই। তিনি দরামর, তাঁর দরা হলে কী না ঘটতে পারে। সতীশ, তুই আজ এত ফিট্ফাট সাজ করে কোথার চলেছিস। উচু কলার পরে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেকল! ঘাড় হেট করবি কী করে।

সতীশ। এমনি করে কলারের জোরে যতদিন মাথা তুলে চলতে পারি চলব, তার পরে ঘাড় হেণ্ট করবার দিন যখন আসবে তখন এগ্রলো ফেলে দিলেই চলবে। বিশেষ কাজ আছে মা, চললেম, কথাবার্তা পরে হবে।

বিধ্। কাজ কোথায় আছে তা জানি। মাগো, ছেলের আর তর সয় না। এ বিবাহটা ঘটবেই। আমি জানি, আমার সতীশের অদৃষ্ট খারাপ নয়; প্রথমে বিঘার ষতই ঘট্ক, শেষকালটায় ওর ভালো হয়ই, এ আমি বরাবর দেখে আর্সাছ। না হবেই বা কেন। আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করি নি—আমি তো সতী দ্বীছিলাম, সেইজন্যে আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে দিদির এবারে—

## ন্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্কুমারী। সতীশ। সতীশ। কী মাসিমা।

স্কুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল বৃত্তির।

সতীশ। অপমান কিসের মাসিমা। কাল ভাদ্বড়ি-সাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল তাই—

স্কুমারী। ভাদ্বিড়-সাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী, তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেব মান্ষ, তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধ্র করা সাজে। আমি তো শ্রনলেম, তোমাকে তারা আজকাল পোঁছে না, তব্ ব্বিঝ ঐ রঙিন টাইয়ের উপর টাইয়িং পরে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে। তোমার কি একট্রও সম্মানবাধ নেই। তাই যদি থাকবে তবে কি কাজকর্মের কোনো চেণ্টা না করে এখানে এমন করে পড়ে থাকতে। তার উপরে আবার একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে ভুল করে। কিন্তু, সরকারও তো ভালো—সে থেটে উপার্জন করে খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয়তো তা পারতেম, কিন্তু তুমিই তো—

সনুকুমারী। তাই বটে। জানি, শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন বৃশ্বছি তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। তাই তোমাকে এমন করে শাসনে রেখেছিলেন। আমি আরও ছেলেমান্য বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই না হয় দোষ হল, তব্ব যে কদিন এখানে আমাদের অয় খাচ্ছ, দরকারমতো দ্বটো কাজই না হয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যান্ত অপমান বাধ হয়।

সতীশ। কিছু না, কিছু না। কী করতে হবে বলো, আমি এখনি করছি। স্কুমারী। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেন্বো সিল্ক চাই—আর একটা সেলার স্ট্—

#### সতীশের প্রস্থানোদাম

শোনো শোনো, ওর মাপটা নিয়ে ষেয়ো, জ্বতো চাই।

### সতীশ প্রস্থানোন্ম্ খ

অত ব্যস্ত হচ্ছ কে<del>ন— সবগ্নলো ভালো করে শ্বনেই</del> যাও। আজও ব্রক্তি

ভাদ্বিড়-সাহেবের রুটি বিস্কৃট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্ফট্ করছে। খোকার জন্যে স্ট্র-হ্যাট এনো— আর তার রুমালও এক ডজন চাই।

#### সতীশের প্রস্থান। তাহাকে প**্র**নরার ডাকিয়া

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শ্নলাম, তোমার মেসোর কাছ হতে তুমি নৃতন স্ট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত খ্লি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের প্রসায় ভাদ্বিড়-সাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। সে টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

সকুমারী। এখন তুমি দোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরত দিয়ো। একটা হিসাব রাখতে ভূলো না যেন।

#### সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো সতীশ, এই কটা জিনিস কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ঐজন্যে তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভয় করে। দ্ব পা হে'টে চলতে হলেই অমনি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে— পুরুষমানুষ এত বাব হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হে'টে গিয়ে নতুন বাজার হতে কই মাছ কিনে আনতেন—মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক প্রসাদেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে—আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মুটেভাড়া বেহারার মাইনে যত অম্প লাগে সে দিকে আমার সর্বদাই দ্ভিট থাকবে।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হরেন। দাদা, তুমি অনেকক্ষণ ধরে ও কী লিখছ, কাকে লিখছ বলো-না। সতীশ। যা যা, তোর সে খবরে কাজ কী, তুই খেলা কর্ গে যা। হরেন। দেখি-না কী লিখছ— আমি আজকাল পড়তে পারি। সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি— যা তুই।

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভালো, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালোবাসা। দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ বলো-না। তুমিও কাঁচা পেয়ারা ভালোবাস ব্বিথ! আমিও বাসি।

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেণ্চাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি। হরেন। আগ়ঁ! মিথ্যা কথা বলছ! আমি যে পড়লেম ভয়ে আকার ভা, ল, ভালো, বয়ে আকার সয়ে আকার ভালোবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একট্র খেলা করতে যা, আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কী দাদা। এ যে ফ্রলের তোড়া। আমি নেব। সতীশ। ওতে হাত দিস নে, হাত দিস নে, ছি'ড়ে ফেলবি। হরেন। না, আমি ছি'ড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না। সতীশ। খোকা, কাল তোকে আমি অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্। হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, আমি তোকে দিতে পারব না। হরেন। আাঁ, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লজ্ঞ্জন্ম আনতে বলোছলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া কিনে এনেছ— তাই বইকি, আর-একজনের জিনিস বইকি।

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একট্মখানি চুপ কর্, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজগুলে কিনে এনে দেব।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও। সতীশ। আচ্ছা দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি। হরেন। তবে আমিও লিখি।

#### ম্লেট লইয়া চীংকারস্বরে

ভয়ে আকার ভা, ল, ভালো, বয়ে আকার বা সয়ে আকার সা ভালোবাসা। সতীশ। চুপ চুপ, অত চীংকার করিস নে। আঃ, থাম্ থাম্। হরেন। তবে আমাকে তোডাটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছিণ্ডিস নে—ও কী করলি! যা বারণ করলেম তাই! ফুলটা ছিণ্ডে ফেললি! এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি।

তোড়া কাডিয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া

লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা. এখান থেকে যা বলছি, যা।

হরেনের চীংকারস্বরে ক্রন্দন, সতীশের সবেগে প্রস্থান

## বিধ্যমুখীর বাসত হইয়া প্রবেশ

বিধ্ন। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধ্ব। আচ্ছা আচ্ছা, চুপ কর্, চুপ কর্। আমি দাদাকে খ্ব করে মারব এখন। হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আসছি।

#### হরেনের ক্রন্দন

এমন ছি'চ্কাঁদনে ছেলেও তো আমি কখনও দেখি নি। দিদি আদর দিক্ষে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। যখন যেটি চায় তখনই সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একবারে দোকান ঝাঁটিয়ে কাপড়ই কেনা হচ্ছে। যেন নবাবপ্র। ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়। (সতর্জনে) খোকা, চুপ কর্ বলছি। ঐ হামদোব্যা আসছে।

## স্কুমারীর প্রবেশ

স্কুমারী। বিধ্, ও কী ও! আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভর দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে দিয়েছি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না।— আর তুমি বৃঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ। কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দৃটি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বৃঝেছি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মান্য করলেম, আর তুমি বৃঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেছ।

বিধন। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কী আছে।

হরেন। মা. দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধন। ছি ছি খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ, দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল— তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভালো, বয়ে আকার সয়ে আকার, ভালোবাসা। মা, তুমি আমার জন্যে দাদাকে লজপ্ত্র্ম আনতে বলেছিলে, দাদা সেই টাকায় ফ্বলের তোড়া কিনে এনেছে— তাতেই আমি একট্র হাত দিয়েছিলেম বলেই অমনি আমাকে মেরেছে।

স্কুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেছ ব্ঝি। ওকে তোমাদের সহ্য হচ্ছে না। ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডান্তার-ক'বরাজের বোতল বোতল ওযুধ গিলছে, তব্ দিন দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

## চতুদ'শ পরিচ্ছেদ

সতীশ। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, নোল। নালনী। কেন, কোথায় যাবে।

সতীশ। জাহারমে।

নলিনী। সে জায়গায় যাবার জন্য কি বিদায় নেবার দরকার হয়। যে লোক সন্ধান জানে সে তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা বৃঝি ঠিক হাল ফেশানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তা-শীলের মতো দেখায়।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হলে ডুমাুরের ফাল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে পেতাম।

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠার। সতাই বলছি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নিলনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দণ্ধ কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব।

নিলনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন। সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না। নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হংকম্প।

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার ভাদ্বড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নির্দেশ হয়ে ষেতে হবে। এতবড়ো অভিমানী লোকের কারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাটা করে উড়িয়ে দি।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনও আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সৈ তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই তুমি দারিদ্রাকে ঘৃণা কর কিনা।

নলিনী। খ্ব করি, যদি সে দারিদ্রা মিথ্যার শ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে। সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনও তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরিবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যেরকম ব্যারামের কথা পড়া যার, সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনও কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। স্বায়ং নন্দী-সাহেবও বােধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তােমাদের একচুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না. নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফেশানের টাই নই, কলার নই— দিনরাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলো না। আমি যে কী নিয়ে ভাবি তা তমি নিশ্চয় জান—

নলিনী। তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দ ্বিষ্ট যে এত প্রথর তা এতটা নিঃসংশরে স্থির কোরো না। ঐ বাবা আসছেন। আমাকে এখানে দেখলে তিনি অনর্থক বিরম্ভ হবেন, আমি যাই।

#### প্রস্থান

সতীশ। মিস্টার ভাদ্বড়ি, আমি বিদায় নিতে এসেছি। ভাদ্বড়ি। আচ্ছা, তবে আজ—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাদ্বিড়। কিল্কু সময় তো নেই, আমি এখন বেড়াতে বের হব।

সতীশ। কিছ্কেণের জন্য কি সঙ্গে ষেতে পারি।

ভাদন্তি। তুমি যে পার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি পারব না। সম্প্রতি আমি সঙ্গীর অভাবে তত অধিক ব্যাকুল হয়ে পড়িন।

#### **११७५**भ श्रीब्रटक्स

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি। স্কুমারী। আমি পাগল না তুমি চোথে দেখতে পাও না! শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিল্ড—

স্কুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখ নি, ওদের মৃখ কেমন হরে গেছে। সতীশের ভাবখানা দেখে বৃত্তকে পার না!

শশধর। আমার অত ভাব ব্ঝবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানই। মন জিনিসটাকে অদৃশ্য পদার্থ বলেই শিশ্বলাল হতে আমার কেমন একটা সংস্কার বন্ধমলে হয়ে গেছে। ঘটনা দেখলে তব্ব কতকটা ব্বতে পারি।

স্কুমারী। সতীশ ষথনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধ্ও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জ্বজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখো, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোল। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

স্কুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারব না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কী শ্নি।

স্কুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখো-না, আমরা হরেনকে যেভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অন্যর্প শেখায়—সতীশের দৃষ্টার্শতিটিই বা তার পক্ষে কির্প সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কী আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

স্কুমারী। আমি বলি সতীশকে তুমি বলো, তার মার কাছে থেকে সে এখন কাজকর্মের চেন্টা দেখ্ক। প্রুয়মান্য পরের প্রসায় বাব্রিগরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়।

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চলবে কী করে।

স্ক্মারী। কেন, ওদের বাড়ি ভাড়া লাগে না, মাসে পাটাত্তর টাকা কম কী।
শাধর। সতীশের যের্প চাল দাঁড়িয়েছে, পাটাত্তর টাকা তো সে চুর্টের
ডগাতেই ফা্কে দেবে। মার গহনাগাঁটি ছিল, সে তো অনেকদিন হল গেছে; এখন
হবিষ্যায় বাধা দিয়ে তো দেনা শোধ হবে না।

স্কুমারী। যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্মথ তো সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যর্প ব্রিয়েছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

স্কুমারী। না, দোষ কি ওর হতে পারে। সব দোষ আমারই! তুমি তো আর কারও কোনো দোষ দেখতে পাও না— কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শন-শক্তি বেড়ে ষায়।

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন— আমিও তো দোষী।

সংকুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু, আমি কখনও ওকে এমন কথা বলি নি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও, আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদ্ ছিট দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগনলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও নি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

স্কুমারী। সে তুমি যা ভালো বোধ কর তাই করো। কিন্তু আমি বলছি, সতীশ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে, আমি খোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ডান্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ করে বলে দিয়েছে— কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়ে ও কখন একলা সতীশের নজরে পড়বে, সে কথা মনে করলে আমার মন স্থির থাকে না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে, কিন্তু আমি ওকে এক ম্হুত্রের জন্যও বিশ্বাস করি নে—এ আমি তোমাকে স্পন্টই বললেম।

#### সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না মাসিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সনুষোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভর? যদি মারি তবে, তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেছ, তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে। কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শোখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষাকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন হতে কেড়ে এনে বিশেবর লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে। কে আমাকে—

স্কুমারী। ওগো, শ্বনছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে? নিজের মুখে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে? ওমা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেছি।

সতীশ। দ্ধকলা আমারও ঘরে ছিল—সৈ দ্ধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত না— তা হতে চিরকালের মতো বণিত করে তুমি যে দ্ধকলা আমাকে খাইয়েছ, তাতে আমার বিষ জমে উঠেছে। সত্য কথাই বলছ এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন করতে পারি।

## বিধ্ম্খীর প্রবেশ

বিধ্। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন। আমাকে চিনতে পারছিস নে? আমি যে তোর মা, সতীশ।

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে। মা হয়ে কেন তুমি আমার পিতার শাসন হতে আমাকে বঞ্চিত করলে। কেন তুমি আমাকে জেল হতে ফিরিয়ে আনলে। সে কি মাসির ঘর হতে ভয়ানক। তোমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাক, তিনি বিদি তোমাদের মতো মা হন তবে তাঁর আদর চাই নে, তিনি যেন আমাকে নরকে দেন।

শশধর। আঃ সতীশ! চলো চলো— কী বকছ, থামো। এসো, বাইরে আমার ঘরে এসো।

## যোড়শ পরিচ্ছেদ

শশধর। সতীশ, একট্ব ঠাপ্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মুখে কী বলেছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ায় যা ভুল হয়েছে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীশ। মেসোমশার, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সংগ্যে আমার এখন ষের্প সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে তোমার ঘরের অল্ল আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েছি তা যদি শেষ কড়িটি পর্যন্ত শোধ করে না দিতে পারি, তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কী প্রতিকার করবে। শশধর। না, শোনো সতীশ, একট্ স্থির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি

শশধর। না, শোনো সতীশ, একট্ স্থির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেবো— তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব— সেটাকে তুমি দান মনে কোরো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি— পরশ্ব শ্বক্রবারে রেজেস্ট্রি করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধন্লা লইয়া) মেসোমশায়, কী আর বলব— তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আছে। থাক্ থাক্। ও-সব দেনহ-ফ্রেছ আমি কিছু বৃঝি নে, রসকষ আমার কিছুই নেই—যা কর্তব্য তা কোনোরকমে পালন করতেই হবে এই বৃঝি। সাড়ে আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিন্থিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও। সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপত্রখানা আমি মিস্টার ভাদ্বিড়কে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি। ভাবে বোধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন—তোমার প্রতি যে তাঁর টান নেই এমন তো দেখা গেল না। এমন-কি, আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সংশ্বে করতে আসে না কেন।

#### সতীশের প্রস্থান

ওরে রামচরণ, তোর মা-ঠাকরানীকে একবার ডেকে দে তো।

### স্কুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কী স্থির করলে।

শশ্ধর। একটা চমংকার স্ল্যান ঠাউরেছি।

স্কুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমংকার হবে সে আমি জানি। যা হোক, সতীশকে এ বাডি হতে বিদায় করেছ তো?

শশধর। তাই যদি না করব তবে আর প্ল্যান কিসের। আমি ঠিক করেছি সতীশকে আমাদের তরফ-মানিকপ্র লিখেপড়ে দেব—তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরম্ভ করবে না।

স্কুমারী। আহা, কী স্কুনর 'ল্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে মুক্ষ। না না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না, আমি বলে দিলেম।

া না না, তুমি অমন সাগলামি করতে সারবে না, আমি বলো দেলেম। শশধর। দেখো, একসময়ে তো ওকেই সমসত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

স্কুমারী। তথন তো আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপ্লে হবে না। শশধর। স্কু, ভেবে দেখো, আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই কর-না কেন, তোমার দুই ছেলে।

সনুকুমারী। সে আমি অতশত বৃত্তিঝ নে— তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব— এই আমি বলে গেলুম।

### সূকুমারীর প্রস্থান। সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, থিয়েটারে গেলে না।

সতীশ। না মেসোমশায়, আজ আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার ভাদ্বভির কাছ হতে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তোমার দানপত্রের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ধিঞ্কার জন্মে গেছে, মেসোমশায়। আমি তোমার সে তালকে নেব না।

শশধর। কেন, সতীশ।

সতীশ। আমি ছন্মবেশে প্থিবীর কোনো স্বখভোগ করব না। আমার যদি নিজের কোনো মূল্য থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে যতট্বকু পাওয়া যায় ততট্বকুই ভোগ করব, তার চেয়ে এক কানাকড়িও আমি বেশি চাই না; তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো?

শশধর। না, সে তিনি— অর্থাৎ সে একরকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন, কিন্তু—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

শশধর। हाँ, বলেছি বইকি! বিলক্ষণ। তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো করে ব্রবিয়ে—

সতীশ। বৃথা চেণ্টা মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যন্ত তিনি আমাকে যে অল্ল খাইরেছেন তা উদ্পার না করে আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ সন্দসন্দ্ধ শোধ করে তবে আমি হাঁপ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই সতীশ— তোমাকে বরণ্ড কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অন্বরোধ আছে। তোমার যে সাহেব-বন্ধ্র আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিলে সেখানে আমার কাজ জাটিয়ে দিতে হবে।

শশধর। পারবে তো?

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে প্রনর্বার মাসিমার অল্ল খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাহ্নিত হবে।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

স্কুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো সাহেব-বাব, আজকাল প্রানো কালো আলপাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

সকুমারী। দেখো দেখি, তুমি যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে বসতে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জ্বতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দিত। ভাগ্যে আমার প্রাম্প নিয়েছ, তাই তো সতীশ মানুষের মতো হয়েছে।

শশধর। বিধাতা আমাদের বৃদ্ধি দেন নি কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন, আর তোমাদের বৃদ্ধি দিয়েছেন তেমনি সংগ্র সংগে নির্বোধ স্বামীগ্রলাকেও তোমাদের হাতে সম্পূর্ণ করেছেন— আমাদেরই জিত।

স্কুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে, ঠাট্টা করতে হবে না! কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ থাকত তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

স্কুমারী। সে যত শোধ করবে আমার গায়ে রইল! সে তো বরাবরই ঐরকম লম্বাচোডা কথা বলে থাকে। তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছ!

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই।

স্কুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ঐ-যে তোমার সতীশবাব, আসছেন। চাকরি হয়ে অবধি একদিনও তো আমাদের চৌকাঠ মাড়ান নি, এমনি তাঁর কৃতজ্ঞতা। আমি যাই।

#### সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না। এই দেখো, আমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই— কেবল খানকয়েক নোট আছে।

শশধর। ইস্! এ যে একতাড়া নোট! যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জন দিলাম। প্রণাম হই, মাসিমা। বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে— তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, সুতরাং পরিশোধের অঙ্ক কিছু ভুলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গুনে নাও। তোমার খোকার পোলাও-পরমান্ত্রে একটি তন্ভুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধর। এ কী কান্ড সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে।

সতীশ। আমি গ্নেত্ট আজ ছয়মাস আগাম থরিদ করে রেখেছি—ইতিমধ্যে দর চড়েছে; তাই ম্নফা পেরেছি।

শশধর। সতীশ এ যে জুয়াখেলা।

म**ाँ । त्थला व्यव्यात्मर्थ (सर्य** आत प्रतकात रूप्त ना।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি মেসোমশায়। এ মাসিমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনোকালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী স্কু এ টাকাগুলো—

স্কুমারী। গ্নে খাজাঞ্চির হাতে দাও-না--- ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে।

শশধর। সতীশ খেয়ে এসেছ তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। আাঁ, সে কী কথা। বেলা যে বিস্তর হয়েছে। আজ এইখানেই খেরে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয় মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অলখাণ আবার নৃতন করে ফাঁদতে পারব না।

#### প্রস্থান

স্কুমারী। বাপের হাত হতে রক্ষা করে এতাদন ওকে খাইয়ে-পরিয়ে মান্ষ করলেম, আজ হাতে দ্-পয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ। কৃতজ্ঞতা এমনিই বটে! ঘোর কলি কিনা।

### অণ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। বড়োসাহেব হিসাবের খাতাপদ্র কাল দেখবেন। মনে করেছিলেম, ইতিমধ্যে 'গানি'র টাকাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে, তহবিল প্রেণ করে রাখব—িকন্তু বাজার নেমে গেল। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হতে সেখানে যাবারই আয়োজন করা গেছে।

কিন্তু, অদৃত্টকে ফাঁকি দেব। এই পিন্তলে দুটি গুলি পুরেছি— এই যথেত। নেলি— না না, ও নাম নয়, ও নাম নয়— আমি তা হলে মরতে পারব না। যদি-বা সে আমাকে ভালোবেসে থাকে, সে ভালোবাসা আমি ধ্লিসাৎ করে দিয়ে এসেছি। চিঠিতে আমি তার কাছে সমুদ্তই কবুল করে লিখেছি। এখন পুথিবীতে আমার কপালে যার ভালোবাসা বাকি রইল সে আমার এই পিন্তল। আমার অন্তিমের প্রেয়সী, ললাটে তোমার চুন্বন নিয়ে চক্ষ্ম মুদ্ব।

মেসোমশারের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেখানে যত দুর্লাভ গাছ পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে এনেছিলেম। ভেবেছিলেম, এ বাগান একদিন আমারই হবে। ভাগ্য কার জন্য আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ করে নিচ্ছিল তা আমাকে তথন বলে নি— তা হোক, এই ঝিলের ধারে এই বিলাতি স্টিফানোটিস লতার কুঞ্জে আমার এ জন্মের হাওয়া খাওয়া শেষ করব—মৃত্যুর ন্বারা আমি এ বাগান দখল করে নেব—এখানে হাওয়া খেতে আসতে আর কেউ সাহস করবে না।

মেসোমশায়কে প্রণাম করে পায়ের ধ্লো নিতে চাই। পূথিবী হতে ঐ ধ্লোট্বকু নিয়ে ষেতে পারলে আমার মৃত্যু সার্থক হত। কিন্তু, এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন— আমার এ অবস্থায় মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে আমি সাহস করি নে। বিশেষত পিস্তল ভরা আছে।

মরবার সময় সকলকে ক্ষমা করে শান্তিতে মরার উপদেশ শাস্তে আছে। কিন্তু, আমি ক্ষমা করতে পারলেম না। আমার এ মরবার সময় নয়। আমার অনেক স্বথের কল্পনা, ভোগের আশা ছিল— অলপ কয়েক বৎসরের জীবনে তা একে একে সমস্তই ট্রকরা ট্রকরা হয়ে ভেঙেছে। আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য, অনেক নির্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অযাচিত স্ব্রুখ জ্বটেছে, আমার জ্বটেও জ্বটল না— সেজন্য যারা দায়ী তাদের কিছ্বতেই ক্ষমা করতে পারব না— কিছ্বতেই না। আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ যেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে— তাদের সকল স্বুখকে কানা করে দের। তাদের তৃষ্ণার জলকে বান্প করে দেবার

জন্য আমার দেশ্ব জীবনের সমস্ত দাহকে যেন আমি রেখে যেতে পারি।

হার! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অভিশাপের কোনো বলই নেই। আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ করে দেবে— আর কারও গায়ে হাত দিতে পারবে না। আঃ— তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে, আর আমি মরেও তাদের কিছুই করতে পারলেম না। তাদের কোনো ক্ষতি হবে না— তারা সুখে থাকবে, তাদের দাঁতমাজা হতে আরম্ভ করে মশারি-ঝাড়া পর্যন্ত কোনো তুচ্ছ কাজটিও রন্ধ থাকবে না— অথচ আমার সুখ্-চন্দ্র-নক্ষত্রের সমস্ত আলোক এক ফুংকারে নিবল— আমার নেলি— উঃ, ও নাম নয়।

ও কে ও! হরেন! সন্ধ্যার সময় বাগানে বার হয়েছে যে! বাপ-মাকে ল্ক্রিয়ে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা পাড়তে এসেছে। ওর আকাজ্জা ঐ কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক উধের্ব চড়ে নি—ঐ গাছের নিচু ডালেই ওর অধিকাংশ স্থ ফলে আছে। প্থিবীতে ওর জীবনের কী ম্লা। গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা যেমন, এ সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কী এমন বড়ো। এখনি যদি ছিল্ল করা যায় তবে জীবনের কত নৈরাশ্য হতে ওকে বাঁচানো যায় তা কে বলতে পারে। আর মাসিমা—ইঃ! একেবারে ল্টাপ্রটি করতে থাকবে। আঃ!

ঠিক সময়টি, ঠিক স্থানটি, ঠিক লোকটি। হাতকে আর সামলাতে পাচ্ছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী করি। হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়।

ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারাগাছগুর্লিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল; কিল্টু কোনো বেদনা বোধ করিল না। শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিশ্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী! দাদা নাকি। তোমার দুর্টি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুর্টি পায়ে পড়ি— বাবাকে বলে দিয়ো না।

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়— মেসোমশায়— এইবেলা রক্ষা করো— আর দেরি কোরো না— তোমার ছেলেকে এখনও রক্ষা করো।

শশধর। (ছন্টিয়া আসিয়া) কী হয়েছে সতীশ। কী হয়েছে।

স্কুমারী। (ছর্টিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, আমার বাছার কী হয়েছে।

হরেন। কিছ্রই হয় নি মা— কিছ্রই না—দাদা তোমাদের সঞ্জে ঠাট্টা করছেন।

স্কুমারী। এ কিরকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাস্থিট! দেখো দেখি। আমার বৃক এখনও ধড়াস-ধড়াস করছে। সতীশ মদ ধরেছে বৃঝি!

সতীশ। পালাও—তোমাদের ছেলেকে নিয়ে এখনই পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

### হরেনকে লইয়া গ্রুতপদে স্কুমারীর পলায়ন

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোয়ো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত হতে। (পিদ্তল দেখাইয়া) এই দেখো মেসোমশায়।

#### দুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধ্। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্বাশ করে এসেছিস বল্ দেখি। আপিসের সাহেব প্রিলস সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতক্লাসি করতে এসেছে। যদি পালাতে হয় তো এই বেলা পালা। হায় ভগবান। আমি তো কোনো পাপ করি নি, আমারই অদূন্টে এত দ্বঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে!

শশধর। তবে কি তুমি-

41

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়— যা সন্দেহ করছ তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা, শানে খানি হবে, আমি চোর, আমি খানী। এখন আর কাঁদতে হবে না— যাও যাও, আমার সম্মান্থ হতে যাও। আমার অসহা বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছ্ন ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও।

সতীশ। বলো, কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি। শশধর। ঐ পিস্তলটা দাও।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাব। না গেলে আমার পাপের ঋণশোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির ন্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের ন্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো আমি অনুরোধ করলে তোমার বড়োসাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হতে জীবনকে সার্থক করে বে'চে থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, এখন আমার পক্ষে বাঁচা ষে কত কঠিন তা তুমি জান না—মরব নিশ্চয় জেনে পায়ের তলা হতে আমার শেষ স্থের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেছি—এখন কী নিয়ে বাঁচব।

শশধর। তব্ বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ— আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করো।

সতীশ। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার, তবে এ সংসারে কে এমন থাকতে পারে যাকে আমি ক্ষমা করতে না পারি।

#### প্রণাম করিয়া

মা, আশীর্বাদ করো, আমি সব যেন সহ্য করতে পারি—আমার সকল দোষগণে নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ করেছ, সংসারকে আমি যেন তেমনি করে গ্রহণ কবি।

বিধন। বাবা, কী আর বলব। মা হয়ে আমি তোকে কেবল দ্দেহই করেছি, তোর কোনো ভালো করতে পারি নি—ভগবান তোর ভালো কর্ন। দিদির কাছে আমি একবার তোর হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিই গে।

#### প্রস্থান

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

### দ্রতপদে নলিনীর প্রবেশ

निन्नी। भणीम! भणीम। की निन्नी।

নলিনী। এর মানে কী। এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে যেমন ব্বেছিলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগাক্রমে সকলই উল্টা হয়। তুমি মনে করতে পার, তোমার দয়া উদ্রেক করবার জন্যই আমি— কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় করছিলেম না— তব্ব যদি বিশ্বাস না হয়, প্রতিজ্ঞারক্ষা করবার এখনও সময় আছে।

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোমার কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠার ভাবে—

সতীশ। যেজনা আমি সংকল্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী— আমি তো একবর্ণও গোপন করি নি, তবু কি আমার উপর তোমার শ্রন্থা আছে।

নলিনী। শ্রন্থা! সতীশ, তোমার উপর ঐজনাই আমার রাগ ধরে। শ্রন্থা, ছিছি, শ্রন্থা তো প্থিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে কাজ করেছ আমিও তাই করেছি—তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগ্রিল সব এনেছি—এগ্রিল এখনও আমার সম্পত্তি নয়—এগ্রিল আমার বাপমায়ের। আমি তাদিগকে না বলে এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে; কিম্তু এ দিয়ে কি তোমার উম্ধার হবে না।

শশধর। উন্ধার হবে, এই গহনাগালির সঙ্গে আরও অম্লা যে ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীশের উন্ধার হবে।

নলিনী। এই-যে শশধরবাব, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—
শশধর। মা, সেজন্য লজ্জা কী। দ্ভির দোষ কেবল আমাদের মতো ব্রুড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাং চোখে ঠেকে
না। সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি। আমি তাঁর সংগে
কথাবার্তা কয়ে আসি, ততক্ষণ ভূমি আমার হয়ে অতিথিসংকার করো। মা, এই
পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।

পোষ ১৩১০

# মাস্টারমশায়

## ভূমিকা

রাহি তথন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিদ্তশ্ব শব্দসমুদ্রে একট্ব্রখানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুড়িগাড়ি ভবানীপারের দিক হইতে আসিয়া বিজিতিলা-ওয়ের মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া, আরোহী বাব্ তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাহার পাশে একটি কোট-হ্যাট-পরা বাঙালি বিলাতফের্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একট্ব মদমন্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘ্নাইতেছিল। এই য্বকটি ন্তন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধ্বয়হলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধ্ব তাহাকে কিছ্বদ্রে অগুসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দ্ব-তিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "মজ্মদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।"

মজ্ব্মদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতি দিবা গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাংলাইয়া দিয়া ব্রহাম গাড়ির আরোহী নিজের গমাপথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকা গাড়ি কিছ্মদূর সিধা গিয়া পার্ক স্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাসতায় মোড় লইল। মজনুমদার আর-একবার ইংরেজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল, 'এ কী! এ তো আমার পথ নয়!' তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, 'হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।'

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজ্মদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল— কোনো লোক নাই তব্ব তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্তি হইয়া উঠিতেছে; যেন তাহার আসনের শ্না অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজ্মদার ভাবিল— এ কী ব্যাপার! গাড়িটা আমার সংগ্রে এ কিরকম ব্যবহার শ্রে করিল। "এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান!" গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খ্লিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল: কহিল, "তুম্ ভিতর আকে বৈঠো।" সহিস ভীতকপ্ঠে কহিল, "নেহি, সাব, ভিতর নেহি জায়েগা!" শ্নিয়া মজ্মদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল; সে জার করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্দি ভিতর আও।"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড দিল। তথন মজ্বমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল; কিছুই দেখিতে পাইল না. তব্ব মনে হইল, পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনোমতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজ্মদার কহিল, "গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো।" বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেন্টা করিল— ঘোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়া দুটো রেড রোড়ের রাস্তা ধরিয়া প্রনর্বার দক্ষিণের দিকে মোড লইল। মজ্যমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আরে, কাঁহা যাতা।" কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শ্নাতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনো-মতে আডণ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদরে সংকীণ করিতে হয় তাহা সে করিল, কিন্তু সে যতটাুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটাুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজনুমদার মনে মনে তক<sup>2</sup> করিতে লাগিল যে, কোন্ প্রাচীন য়ুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন Nature abhors vacuum—তাই তো দেখিতেছি। কিল্ড এটা কী রে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনই ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি। লাফ দিতে সাহস হইল না— পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা কিছ্র ঘটে। 'পাহারাওয়ালা' বলিয়া ডাক দিবার চেন্টা করিল— কিন্তু বহুক্তে এমনি একটুখানি অভ্তত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে, অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো প্রস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খুটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন

বলিবে না এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিট্মিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজনুমদার মনে করিল, চট্ করিয়া এক লক্ষে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেমনি মনে করা আমনি অন্ভব করিল, সামনের আসন হইতে কেবলমার একটা চাহনি তাহার মনুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষনু নাই, কিছনুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজনুমদার দুই চক্ষনু জাের করিয়া ব্লিজবার চেন্টা করিল—কিন্তু ভয়ে ব্লিজতে পারিল না—সেই আনদেশা চাহনির দিকে দুই চাখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে, নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাশ্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘ্রিতে লাগিল। ঘোড়া দ্টো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল— তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল— গাড়ির খড়্খড়েগ্লো থর্থর্ করিয়া কাঁপিয়া ঝর্ঝর্ শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা খাইয়া হঠাং থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

মজ্মদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘ্রাইলি কেন।"

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কই, ময়দানের মধ্যে তো ঘ্রাই নাই।" মজনুমদার বিশ্বাস নাু করিয়া কহিল, "ত্বে এ কি শুধু স্বংন।"

গাড়োয়ান একটা ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল, "বাব্সাহেব, ব্রিঝ শ্বধ্ব স্বণন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজ্মদারের তথন নেশা ও ঘ্রেরে ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গলেপ কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিম্তু রাত্রে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না—কেবলই ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার।

>

অধর মজ্মদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হোসের মন্চ্ছ্মিশিগিরি পর্যক্ত উঠিয়াছিলেন। অধরবাব্য বাপের উপার্জিত নগদ টাকা স্মুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পালিকতে করিয়া আপিসে ষাইতেন, এ দিকে তাঁহার ক্লিয়াকর্ম দানধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পাঁড়ত, ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাব্ বড়ো বাড়ি ও গাড়ি-জর্ড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা-ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হ্বলয় তামাক টানিয়া বায় এবং আটেনি আপিসের বাব্দের সঙ্গে স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারে খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি ক্যাক্ষি যে পাড়ার ফ্টবল ক্লাবের নাছেড়বান্দা ছেলেরাও বহ্ব চেন্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্কুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হলনা, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রজনীগন্ধার পাপড়ির মতো—যে দেখিল সেই বলিল, "আহা ছেলে তো নয়, যেন কাতি ক।" অধরবাব্র অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, "বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণ্বগোপাল। ইতিপ্রে অধরবাব্র স্থা ননীবালা সংসারথরচ লইয়া স্বামীর বির্দেধ নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনোদিন খাটান নাই। দ্বটো-একটা শথের ব্যাপার অথবা লোকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কুপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, বেণ্রোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার ট্রপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজসজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা-কিছু দাবি উত্থাপিত করিলেন, সব কটাই তিনি কথনও নীরব অশ্রুপাতে, কথনও সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণ্রোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাইই চাই—সেখানে শ্ন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

Ş

বেণ্বগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণ্বর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক-পাস-করা এক ব্বড়ো মান্টার রাখিলেন। এই মান্টার বেণ্বকে মিন্টভাষায় ও শিন্টাচারে বশ করিবার অনেক চেন্টা করিলেন— কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত মান্টারি মর্যাদা অক্ষ্ম রাখিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার ভাষার মিন্টতা ও আচারের শিন্টতায় কেবলই বেস্বুর লাগিল— সেই শ্বন্ধ সাধনায় ছেলে ভুলিল না। ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, "ও তোমার কেমন মান্টার। ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।"

বুড়া মাস্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ন্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ন্মাস্টার হইতে বসিল—সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বুখা।

এর্মান সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছে'ড়া ক্যাম্বিসের জন্তা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জন্টিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্ট্রেন্স্ স্কুলে কোনোমতে এন্ট্রেন্স্ পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মন্থের নিম্ন অংশ শন্কাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মতো সর্ব হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতছে। মর্ড্মির বাল্ব হইতে স্থের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষ্ব হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী চাও। কাহাকে চাও।" হরলাল ভয়ে তারে বালল, "বাড়ির বাব্র সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" দরোয়ান কহিল, "দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কী বালিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইত>তত করিতেছিল এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণ্বগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল, "বাব্র, চলা যাও।"

বেণ্র হঠাৎ জিদ চড়িল— সে কহিল, "নেহি জায়গা!" বিলয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাব্ব তথন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপচাপ বাসয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বাসয়া ধারে ধারে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্তমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া কী পর্যন্ত।"

হরলাল একট্মানি মুখ নিচু করিয়া কহিল, "এন্ট্রেন্স্ পাস করিয়াছি।" রতিকানত জ্তুলিয়া কহিল, "শুধ্ব এন্ট্রেন্স্ পাস? আমি বলি কলেজে পডিয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাত কম দেখি না।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আগ্রিত ও আগ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণ্বকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কত এম.এ. বি.এ. আসিল ও গেল— কাহাকেও পছন্দ হইল না— আর শেষকালে কি সোনাবাব, এন্ট্রেন্স-পাস-করা মাস্টারের কাছে পড়িবেন।"

বেণ্ রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "যাও!" রতিকান্তকে বেণ্ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণ্র এই অসহিষ্ণৃতাকে তাহার বাল্যমাধ্রের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খ্রব আমোদ পাইবার চেন্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাব্ব চাঁদবাব্ব বলিয়া খেপাইয়া আগ্রন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে মনে মনে ভাবিতেছিল, এইবার কোনো সনুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতানত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে দ্বির হইল, হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে, তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটকু দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

0

এবারে মাস্টার টি'কিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঞ্চো বেণার এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দাই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয়বন্ধা কেহই ছিল না— এই সান্দর ছোটো ছেলেটি তাহার সমস্ত হুদয় জাড়িয়া বসিল। অভাগা

হরলালের এমন করিয়া কোনো মান্যকে ভালোবাসিবার স্থােগ ইতিপ্রের্বিক্ষনও ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহ্ব কণ্টে বই জােগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেন্টায় দিনরাত শ্ব্ধ্ব পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশ্ব্রয়স কেবল সংকাচেই কাটিয়াছে— নিষেধের গািন্ড পার হইয়া দ্বুডামির দ্বারা নিজের বালাপ্রতাপকে জয়শালী করিবার স্থুখ সে কােনােদিন পায় নাই। সে কাহারও দলে ছিল না, সে আপনার ছেণ্ডা বই ও ভাঙা স্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশ্বকালেই নিস্তব্ধ ভালােমান্য হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দ্বুংখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে ব্রিঝয়া চলিতে হয়, সম্প্রে অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনােদিন জােটে না, আমােদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দ্বুংখ পাইয়া কাঁদা, এ দ্বুটোই যাহাকে অন্য লােকের অস্ববিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশ্বশিক্ত প্রয়ােগ করিয়া চািপয়া যাইতে হয়, তাহার মতাে কর্বাের পাত্র অথচ কর্বা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মান্ধের নিচে চাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না, তাহার মনের মধ্যে এত দেনহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়া ছিল। বেণ্র সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অস্থের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট ব্বিতে পারিল, নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মান্ধের আর-একটা জিনিস আছে— সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই লাগে না।

বেণ্
 বরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে; একটি অতি ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের বোন আছে—বেণ্
 তাহাদিগকে সংগদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই—কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড়ো ঘর বালয়া নিজের মনে নিন্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপয্তু ছেলে বেণ্
 ব ভাগ্যে জ্বিটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমার সংগী হইয়া উঠিল। অন্কল্ল অবস্থায় বেণ্
 ব বেণ্
 ব বেণ্
 ব বেণ্
 ব বিলের হিলে হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই-সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরও দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বালতে লাগিল, "আমাদের সোনাবাব্বক মাস্টারমশায় মাটি করিতে বিসয়াছেন।" অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সংগ্যে ছারের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণ্
 ব কাছ হইতে তফাত করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে।

8

বেণ্নর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ.এ. পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দর্বি-একটি বন্ধ্র যে জোটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ঐ এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধ্র সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণ্কে লইয়া সে গোলিদিঘি এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপ্রম্বেদর কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট ও ভিক্টর হানুগোর গলপ একট্র একট্র করিয়া বাংলায়

শ্নাইত— উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্স্পীয়ারের জ্বলিয়স সীজার মানে করিয়া পাড়িয়া তাহা হইতে অ্যাণ্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেণ্টা করিত। ঐ একট্নখানি বালক হরলালের হৃদয়-উন্বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমনকরিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা-কিছ্ম্পড়ে তাহার মধ্যে কিছ্ম্ রস পাইলেই সেটা আগে বেণ্কে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণ্ক্র মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেণ্টাতেই তাহার নিজের ব্যঝবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগ্রণ বাড়িয়া যায়।

বেণ্ ইস্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যুন্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জনাই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেণ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে— দিনরাগ্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন। আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে। আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। বেণ্ আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাথামাখি কিসের জন্য।"

সেদিন রতিকাল্ড অধরবাব্র কাছে গলপ করিতেছিল যে, তাহার জানা তিন্দার জন লোক, বড়োমান্ব্যের ছেলের মাদ্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এ-সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের ব্বিতে বাকি ছিল না। তব্ব সে চুপ করিয়া সমুদ্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ বেণ্র মার কথা শ্রনিয়া তাহার ব্ব ভাঙিয়া গেল। সে ব্বিতে পারিল, বড়োমান্ব্যের ঘরে মাদ্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরের ছেলেকে দ্ব জোগাইবার যেমন গোর্ব আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাদ্টারও রাখা হইয়াছে— ছায়ের সঙ্গে স্নেহপ্র আত্মারিতার সম্বন্ধ হথাপন এতবড়ো একটা স্পর্ধা যে, বাজির চাকর হইতে গ্রিণী পর্যন্ত কেইই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থ সাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকপ্ঠে বলিল, "মা, বেণ্কে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেণ্রর সঙ্গে তাহার থেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘ্ররিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণ্র মৃখ ভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল— সেদিন পড়া স্ববিধামত হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বিসয়া পড়া করিত। বেণ্ফ্র সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্চায় মাছ ছিল। তাহাদিগকে মুর্ডি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণ্ব বালখিল্য খাষর আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালির কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্যা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণ্ব হরলালের কাছে পড়িতে বিসত। কাল সায়াহে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুর্নিবার জন্য আজ বেণ্ব যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে ব্রিঝ জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণ্ ক্ষুদ্র হাদয়ট্বকুর বেদনা লইয়া মুখ গশ্ভীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণ্রের মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণ্রু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বিসল তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বিকাল হইতে তাের কী হইয়াছে বল্ দেখি। মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন—ভালো করিয়া খাইতেছিস না—বাাপারখানা কী।"

বেণ্ম কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত ব্লাইয়া অনেক আদর করিয়া যথন তাহাকে বারবার প্রশনকরিতে লাগিলেন তথন সে আর থাকিতে পারিল না—ফ্পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মাস্টারমশায়—"

মা কহিলেন, "মাস্টারমশায় কী।"

বেণ্ বলিতে পারিল না মাস্টারমশায় কী করিয়াছেন। কী যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, "মাস্টারমশায় ব্রিঝ তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!"

সে কথার কোনো অর্থ ব্রঝিতে না পারিয়া বেণ্ট উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

Æ

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবনুর কতকগ্নো কাপড়চোপড় চুরি হইয়া গেল। প্রনিসকে খবর দেওয়া হইল। প্রনিস খানাতক্লাসিতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকানত নিতানতই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে।"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এর প লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি প্থিবীস্কুম্ব লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে. কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন। যাহার যখন খুশি আসিতেছে যাইতেছে।"

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে স্কবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণ্কে ঠিক সময়মত পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হয়—নাহয় আমি তোমার দুইে টাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "এ তো অতি ভালো কথা— উভয়পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মুখ নিচু করিয়া শ্রনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাব কে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণ কে পড়ানো তাহার পক্ষে স্বিধা হইবে না— অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণ্ ইম্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায়ের ঘর শ্না। তাঁহার সেই ভানপ্রায় টিনের পেটরাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝ্লিত, সে দড়িটা আছে, কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্ঝক্ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টারমশায়ের হস্তাক্ষরে বেণ্র নাম-লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি ন্তন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণ্রে নাম ও তাহার নিচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণ্ ছ্রিটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, মাস্টারমশায় কোথায় গেছেন।" বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

বেণ্ব বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপ্রেড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাব্ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছ্রই ভাবিয়া পাইলেন না।

পর্যদন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তন্তপোশের উপর উন্মনা হইয়া বিসিয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে অধরবাব্বদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণ্ব্বরে চর্বিক্ষাই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার দ্বর আটকাইয়া গেল: কথা কহিতে গোলেই তাহার দ্বই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে এই ভয়ে সেকোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণ্ব্ কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়িচলো।"

বেণ্ব তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল, ষেমন করিয়া হউক, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া ধাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের পেণ্টরা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইস্কুলে ঘাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণ্বকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণ্ফদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না, অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণ্ফ যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল 'আমাদের বাড়ি চলো'—এই স্পর্ম ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাদ্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে— কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যথন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল— বক্ষের শিরা আকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা নিশাচর বাদ্ফের মতো আর ঝুলিয়া রহিল না।

હ

হরলাল অনেক চেণ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। সে খানিকটা পড়িবার চেণ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফোলত এবং অকারণে দ্রতপদে রাস্তায় ঘ্রিয়া আসিত। কলেজে লেক্চারের নোটের মাঝে মাঝে খ্ব বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকজোঁক পাড়িত তাহার সংগ্র প্রাচীন স্কজিপ্টের চিত্রালিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল ব্বিকল, এ-সমসত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি-বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলো কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ও দিকে দেশে মাকেও দ্ব-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেন্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; এইজন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সোভাগ্যন্তমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারি করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড়োসাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি ম্ব দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দ্ব-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন, এ লোকটা চলিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল, "না।" "জামিন দিতে পারিবে?" তাহার উত্তরেও "না"। "কোনো বড়োলোকের কাছ হইতে সাটিফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শর্নিয়া সাহেব আরও যেন খর্শি হইয়াই কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, পর্ণচশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ করো, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।" তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দ্ভিট করিয়া কহিলেন, "পনেরো টাকা আগাম দিতেছি— আপিসের উপযুক্ত কাপড তৈরি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড়ো-সাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিথিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেণ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

বখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গালির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এতদিন পরে তাহার মার দ্বঃখ ঘ্রচিল। মা বলিলেন, "বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।" হরলাল মাতার পায়ের ধ্বলা লইয়া বলিল, "মা, ঐটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর-একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন, "তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুনোপালের গল্প করিস, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।" হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব। রোসো, একটা বড়ো বাসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

9

হরলালের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ছোটো গাল হইতে বড়ো গাল ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাড়িতে তাহার বাস-পরিবর্তন হইল। তব্ সে কী জানি কী মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণ্কে নিজের বাসায় ভাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মন স্থির করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংকোচ ঘ্রচিত না। এমন সময়ে হঠাং খবর পাওয়া গেল বেণ্র মা মারা গিয়াছেন। শ্রনিয়া ম্হুর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেকদিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণ্ব অশোচের সময় পার হইয়া গেল— তব্ এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণ্ব এখন বড়ো হইয়া উঠিয়া অংগ্রুণ্ঠ ও তর্জনী-যোগে তাহার নৃতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাব্রানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুনান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারে নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চোকি ও দাগি টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণ্ব এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পন্ট করিয়া বলিতেন, "আমার বেণ্বকে সামান্য লোকের ছেলের মতো গোরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিন্দুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্।" ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে ব্রুকিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণ্রর পক্ষে সে যে আজ নিতাশ্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পণ্টই ব্রিঝতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণ্র হঠাৎ সকালবেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বালিয়াছিল, 'মাস্টারমশায় আমাদের বাড়ি চলো'। সে বেণ্র্ নাই, সেবাডি নাই, এখন মাস্টারমশায়কে কেই-বা ডাকিবে।

হরলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণ্যুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমল্যণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে আসিতে বলিব; তাহার পরে ভাবিল, বলিয়া লাভ কী—বেণ্যু হয়তো নিমল্যণ রক্ষা করিবে, কিন্তু, থাক্।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—আহা, বাছার মা মারা গেছে।

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধর-বাব্রর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।" বেণ্ম কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না. আপনি কি মনে করেন আমি এখনও সেই খোকাবাব্য আছি।" হরলালের বাসায় বেণ্ খাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাঁহার দুই দ্নিশ্বচক্ষুর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।

আহার সারিয়াই বেণ্ফ কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাকে আজ একট্র সকাল-সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।"

বিলয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহুতের মধ্যেই চোথের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকৈ সান্থনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, 'বাস্, এই পর্যান্ত। আর কখনও ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে— কিন্তু আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

Н

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিন্তু দরজায় চুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মশায়।" বেণু বলিয়া উঠিল, "মাস্টারমশায়, আমি।"

হরলাল কহিল, "এ কী ব্যাপার। কখন আসিয়াছ।"

বেণ্ কহিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা তো আমি জানিতাম না।"

বহুকাল হইল সেই-যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণ্দ্র এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই, কহা নাই, আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্বিংন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জনালিয়া দ্বইজনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভালো তো? কিছ্ব বিশেষ খবর আছে?"

বেণ, কহিল, পড়াশনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একঘেরে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ঐ সেকেন্ড ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে। তাহার চেয়ে অনেক বয়সে-ছোটো ছেলের সঙ্গে তাহাকে একসঙ্গে পড়িতে হয়— তাহার বড়ো লঙ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছ্বতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী ইচ্ছা।"

বেণ্ কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিন্টার হইয়া আসে। তাহারই সংশ্যে একসংশ্য পড়িত. এমন-কি তাহার চেয়ে পড়াশ্বনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?"

বেণ্ম কহিল, "জানাইয়াছি। বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে—এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ করিয়া বিসয়া ভাবিতে লাগিল। বেণ্ম কহিল, "আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মাথে আসিয়াছে তাহাই বিলয়াছেন। তাই আমি বাড়িছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।" বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল, "চলো আমি-স্মধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামশ করিয়া। যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণ্ক কহিল, "না, আমি সেখানে যাইব না।"

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণ্ব থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না' এ কথা বলাও বড়ো শন্ত। হরলাল ভাবিল, আর-একট্ব বাদে মনটা একট্ব ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণ্ব কহিল, "না, আমার ক্ষব্ধা নাই— আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল, "সে কি হয়।" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা, বেণ, আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছ, খাবার চাই।"

শ্বনিয়া মা ভারি খ্বিশ হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া ম্খহাত ধ্ইয়া বেণ্বর কাছে আসিয়া বসিল। একট্বুখানি কাশিয়া একট্বুখানি ইতস্তত করিয়া সে বেণ্বর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেণ্ব, কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শ্নিয়া তথনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণ্, কহিল, "আপনার এখানে যদি স্বিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি যাইব।" বিলয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণ, রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময় হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তৃত ছিল তাহাই বেণার জন্য থালায় গ্রেছাইয়া মা তাহাদের সম্মাথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও বাছা।"

বেণ্ কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বিলয়া সেই বারান্দায় পাত পাডিয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণ্ রাগ করিয়া কিছ্ম খাইতেছে না, খাবার লইয়া একট্ম নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাব্ম মচ্মচ্ শব্দে সিণ্ড় বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণ্মর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিত কম্পে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই বুঝি! রতিকানত আমাকে তখনই বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিন্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণ্লকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে। কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে প্র্লিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।" এই বলিয়া বেণ্লর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল্। ওঠ্।" বেণ্ল কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল। সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

۵

এবারে হরলালের সদাগর-আপিস কী জানি কী কারণে মফদলে হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপতাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট হাজার টাকা লইয়া মফদলে যাইতে হইত। পাইকেরিদিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফদলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রিসদ ও খাতা দেখিয়া গত সপতাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান সপতাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুইজন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বিলয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝ্রিক লইয়া বিলয়াছিলেন— হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে, চৈত্র পর্যক্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইর্প রাত্রে ফিরিয়া শ্নিল বেণ্ম আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন— সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরও স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরও দুই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টে'কে না। আমি বেণুকে তোর ছোটো ভাইরের মতো, আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই দ্নেহ পাইরা আমাকে কেবল মা বলিরা ডাকিবার জন্য এখানে আসে।" এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণ্র সংগে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বিসিয়া ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেণ্ব বিলল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছ্বতেই বাড়িতে টির্ণকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শ্বনিতে পাইতেছি, তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাব, সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন— তাঁহার সংগে কেবলই পরামর্শ চলিতেছে। প্রের্ব আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দ্বই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উম্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন— আমি স্বতন্ত হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সংকটের সময় আর-সকলকে ফেলিয়া বেণ্ফ যে তাহার সেই মাস্টারমশায়ের কাছে আসিয়াছে, ইহাতে কন্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টারমশায়ের কতট্যকুই বা সাধ্য আছে।

বেণ্ কহিল, "যেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া বারিস্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিতাণ পাই।"

হরলাল কহিল, "অধরবাব, কি যাইতে দিবেন।"

বেণ্ কহিল, "আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যেরকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একট্ কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণ্র বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কী কৌশল।"

বেণ, কহিল, "আমি হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হরলাল কহিল, "তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।"

বেণ্ক কহিল, "আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, "আমি!" মন্থে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বেণ্ কহিল, "কেন, আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।"

হরলাল হাসিয়া কহিল, "সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।"

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কী তাহা বেণ্রকে ব্রঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্যই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন করে।

বেণ্ম কহিল, "আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? নাহয় আমি সুদুদ বেশি করিয়া দিব।"

হরলাল কহিল, "তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।"

বেণ্দ্র কহিল, "বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।"

তকটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমার বাদ কিছু, থাকিত, তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।' কিন্তু একটিমাত্র অস্ক্বিধা এই যে, বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

## 50

একদিন শত্কবার রাদ্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জর্ডিগাড়ি দাঁড়াইল। বেণ্বু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মন্ত একটা সেলাম করিরা উপরে বাব্বকে শশবানত হইরা সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বিসয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণ্বু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছ্বু ন্তন ধরনের। শোখিন ধ্বতিচাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শি কোট ও প্যাণ্টল্বন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া

আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙ্কলে মণিম্বার আংটি ঝক্মক্ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবন্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আম্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা ধাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এত রাত্রে এ বেশে যে?"

বেণ্দ্ কহিল, "পরশ্ব বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বালিলাম আমি কিছ্বদিনের জন্য আমাদের বারাকপ্রের বাগানে যাইব। শ্বনিয়া তিনি ভারি খ্বিশ হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি; ইচ্ছা হইতেছে, আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গণগার জলে ডুবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণ্ট্ন কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের ব্বকে যেন ছ্রির বিশিধতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্থালোক আসিয়া বেণ্ট্র মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেণ্ট্র স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণ্ট্র পক্ষে কিরকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমসত হৃদয় দিয়া ব্রিঝতে পারিল। মনে মনে ভাবিল, প্থিবীতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দ্বংখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণ্ট্রকে কী বলিয়া যে সান্থনা দিবে তাহা কিছ্ট্ই ভাবিয়া না পাইয়া বেণ্ট্র হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামার একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল, এমন একটা বেদনার সময় বেণ্ট্ন কী করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণ্ম যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল, "এই আংটিগ্মিল আমার মায়ের।"

শ্বনিয়া হরলাল বহু কভে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছ্মুক্ষণ পরে কহিল, "বেণু, খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণ্ব কহিল, "হাঁ- আপনার খাওয়া হয় নাই?"

হরলাল কহিল, "টাকাগনুলি গনিয়া আয়রন-চেস্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।"

বেণ্ফ্ কহিল, "আপনি খাইয়া আস্ক্রন, আপনার সংগ্যে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম; মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।"

হরলাল একট্ব ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমি চট্ করিয়া খাইয়া আসিতেছি।" হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণ্ব্ তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণ্ব্র চিব্বকের স্পর্শ লইয়া চুন্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার ব্বক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণ্ব্র অভাব তিনি প্রেণ করিতে পারিবেন না এই তাঁহার দ্রুখ।

চারি দিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বিসয়া বেণ্র ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাস্টারমশায়ের সঞ্জে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযতক্ষেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ একসময় ঘড়ি খুলিয়া বেণ্ট্ কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।" হরলালের মা কহিলেন, "বাবা, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সংগ্য একসংখ্যই বাহির হইবে।"

বেণ্দ্র মিনতি করিয়া কহিল, "না মা, এ অন্বরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।"

হরলালকে কহিল, "মাস্টারমশায়, এই আংটি-ঘড়িগন্না বাগানে লইয়া ষাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া ঘাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যাপ্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগালা রাখিয়া দিই।"

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণ্ফ তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে প্রিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণ্ হরলালের মার পায়ের ধ্লা লইল। তিনি রুম্ধকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন, 'শা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।"

তাহার পরে বেণ্ফ হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর-কোনোদিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বালিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লপ্ঠনে আলো জর্মলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণ্ফকে লইয়া গাড়ি অদুশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা গনিতে গনিতে ভাগ করিয়া এক-একটা থালতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্বেই গনা হইয়া থালবিন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

## 22

লোহার সিন্দ্কের চাবি মাথার বালিশের নিচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাব্রে শয়ন করিল। ভালো ঘ্ম হইল না। স্বপেন দেখিল—বেণ্রের মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছ্বই স্পন্ট শ্বনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিণ্ট ক'ঠস্বরের সঞ্চেগ সঙ্গে বেণ্র মার চুনি-পালা-হীরার অলংকার হইতে লাল সব্জ শ্রুদ্র রন্মির স্ট্চিগ্রাল কালো পর্দাটাকে ফ্র্ডিয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণ্কে ডাকিবার চেণ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছ্কতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা ভাঙিয়া পর্দা ছিণ্ড্রা পড়িয়া গেল—চর্মাকয়া চোখ মোলয়া হরলাল দেখিল একটা স্ত্পাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জানলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জনালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘ্মাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফ্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন, "কী বাবা, উঠিয়াছিস?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মধ্পলম্খ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।

মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি এইমাত্র স্বন্দ দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে।"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগনলো লোহার সিন্দন্ক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। হঠাং তাহার ব্রকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল—দন্ই-তিনটা নোটের থলি শ্ন্য। মনে হইল স্বপন দেখিতেছে। থলেগনলা লইয়া সিন্দন্কের গায়ে জোরে আছাড় দিল— তাহাতে শ্ন্য থলের শ্ন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তব্ বৃথা আশায় থলের বন্ধনগ্লা খ্লিয়া খ্ব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর ইইতে দ্বৈথানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণ্রুর হাতের লেখা— একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর-একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খ্রিলয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল যেন আলো ষথেন্ট নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভূলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণ্ফ তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণ্ফ এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, 'বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খ্লিয়া দেখিবেন, তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম, কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস—এ আমারই জিনিস।' এ ছাড়া আরও অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গণগার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণ্ যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াব্র্জুজ পর্যাব্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দুখানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণ্ আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াব্র্ক্ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রোদ্রে কলিকাতা শহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছ্ই পড়িল না। তাহার সমসত হতবান্দি অনতঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদার্ণ প্রতিক্লতাকে যেন কেবলই প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল— কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমসত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মৃহ্তের মধ্যেই তাহার দ্র হইয়া গিয়াছে, সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল— গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিশ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথায় গিয়াছিলে।" হরলাল বলিয়া উঠিল, "মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।" বলিয়া শুষ্ককশ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মুছিতে হইয়া পড়িয়া গেল।

"ও মা, কী হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছ্মুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খ্রিয়া শ্ন্যদ্থিতৈ চারি দিকে চাহিয়া উঠিয়া বিসল। হরলাল কহিল, "মা, তোমরা ব্যুস্ত হইয়ো না। আমাকে একট্র একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন—ফাল্যনের রৌদ্র তাঁহার সর্বাধ্যে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল, "মা, একটা পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও।"

মা রোদ্রে সেইখানেই বাসয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, "বাব, এখনই না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, "আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।" দরোয়ান কহিল, "তবে কখন যাইবেন।"

হরলাল কহিল, "সে আমি তোমাকে পরে বলিব।"

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নিচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, 'এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি। বেণ্কে কি জেলে দিব।'

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধ্ব আংটি ঘড়ি বোতাম হার নহে— বেস্লেট চিক সি থ মৃক্তার মালা প্রভৃতি আরও অনেক দামি গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেণ্বর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও, বাবা।"

হরলাল কহিল, "অধরবাব্র বাড়িতে।"

মার ব্বক হইতে হঠাৎ অনিদিশ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, ঐ-যে হরলাল কাল শ্বনিয়াছে বেণ্বুর বাপের বিয়ে, তাই শ্বনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণ্বুকে কত ভালোই বাসে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না?"

হরলাল কহিল, "না।" বলিয়াই তাডাতাডি বাহির হইয়া পডিল।

অধরবাব্র বাড়ি পেশছিবার প্রেই দ্র হইতে শোনা গেল রসনচৌক আলেয়া রাগিণীতে কর্ণস্বরে আলাপ জর্ডিয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢর্নিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঞ্জে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়ারুড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব; হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দ্বই-তিনজন চাকরকে বিশেষ-ভাবে সন্দেহ করিয়া প্রালসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল, অধরবাব, আগন্ন হইয়া বাসিয়া আছেন, ও রতিকানত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একট কথা আছে।"

অধরবাব, চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়— যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেলো।"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বৃঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহাষ্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকানত কহিল, "আমার সামনে বাব্কে কিছু জানাইতে যদি লঙ্জা করেন আমি নাহয় উঠি।"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ, বোসো না।"

হরলাল কহিল, "কাল রাত্রে বেণ্ট্র আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।" অধর। ব্যাগে কী আছে।

रतनान वााग यूनिया अधतवाव्य राटण मिन।

অধর। মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খ্রিলয়াছ তো। জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ সাধ্যতার জন্য বকশিশ পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পাঁড়য়া তিনি আগন্ন হইয়া উঠিলেন। বালিলেন, "আমি পর্নলিসে খবর দিব। আমার ছেলে এখনও সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছ। হয়তো পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুর্ধিব না।"

হরলাল কহিল, "আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিলেন, "তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বাক্স ভাঙিয়া চরি করিয়াছে?"

হরলাল সে প্রশেনর কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল. "ওঁকে জিজ্ঞাসা কর্ন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনও চক্ষে দেখিয়াছেন।"

যাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণ্রের বিলাত পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হ্রলম্থ্ল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাডি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কী হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সমূখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাং আশা হইল, বেণ্ ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণ্! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নির্পায়র্পে চ্ড়ান্ত হইয়া উঠিবে এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফস্বলে গেলে না কেন।" ু আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে— তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, "তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল?"

হরলাল 'জানি না' এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, "টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গনিয়া চারি দিক খ্রিজয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে হরলাল, কী হইল রে।"

হরলাল কহিল, "মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন, "চুরি কেমন করিয়া যাইবে। হরলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল।" হরলাল কহিল, "মা, চুপ করো।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে রাত্রে কে ছিল।"

হরলাল কহিল, "দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শ্রইয়াছিলাম— আর-কেহ ছিল না।"

সাহেব টাকাগ্নলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল, "আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।"

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, "সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মান্য করিয়াছি— আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।"

সাহেব বাংলা কথা কিছ্ব না ব্বিয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা।"

হরলাল কহিল, "মা, তুমি কেন বাসত হইতেছ। বড়োসাহেবের সংগে দেখা করিয়া আমি এখনই আসিতেছি।"

মা উদ্বিশ্ন হইয়া কহিলেন, "তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস নাই।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড়োসাহেব হরলালকে কহিলেন, "সত্য করিয়া বলো ব্যাপারখানা কী।" হরলাল কহিল, "আমি টাকা লই নাই।"

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে?

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।"

বড়োসাহেব কহিলেন, "দেখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছ্বই বেশি নয়। কিল্তু তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফোলবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম— যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো— তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।"

এই বালিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাব্রা অত্যন্ত খুনিশ হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঞ্চ আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কী, উপায় কী, উপায় কী—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রোদ্রে হরলাল বাস্তায় বেডাইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘ্ররিয়া বেড়ানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয়ম্থান তাহাই এক মুহূর্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকান্ড ফাঁস-কলের মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমুহত জনসমাজ এই অতিক্ষাদ্র হরলালকে চারি দিকে আটক করিয়া দাঁডাইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না. এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিশ্বেষও নাই. কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শন্ত্র। অথচ রাস্তার লোক তাহার গা ঘে<sup>র্</sup>ষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে; আপিসের বাব্রা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না: ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নিচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তলিয়া গাছের তলায় পডিয়া আছে: স্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দু, স্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে: একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "বাবু, ঠিকানা পড়িয়া দাও"—যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই; সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে ব্যুঝাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিসমহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাব্ররা ট্রাম ভরতি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্রাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কাজকর্ম', বাড়িঘর, গাড়িজ্বড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনও বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কখনও বা একেবারে বস্তৃহীন স্বংনর মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই. বিশ্রাম নাই. আশ্রয় নাই. কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জর্বালল— যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রুর চক্ষ্ম মেলিয়া শিকারল ব্রুখ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব দব্ করিতেছে: মাথা যেন ফার্টিয়া যাইতেছে: সমস্ত শরীরে আগন্ন জনলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাডতার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে— কলিকাতার অসংখ্য জন-শ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটিমাত্র নামই শুক্তকণঠ ভেদ করিয়া মূখে উঠিয়াছে— মা. মা. মা। আর কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পর্নলসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভরে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিল্পাসা করিল, "কোথায় যাইবে।"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেডাইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘ্ররিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন প্রান্ত হরলাল তাহার তপত মাথা খোলা জানলার উপর রাখিয়া চোখ व्हिला। এकर्रे, এकर्रे, कित्रा जारात समन्ज व्यन्ना यन मृत रहेशा जामिल। শরীর শীতল ইইল। মনের মধ্যে একটি স্বগভীর স্বনিবিড় আনন্দপ্রে শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারি দিক হইতে আলিখ্যন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃথের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মৃহতে ই মিখ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল সে তো একটা ভয় মাত্র, সে তো সতা নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না—মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণে করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতি সামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বরহান্তের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতৎেক সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমুস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদু মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটর পে সমস্ত অন্ধকার জ্বড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকানবাজার একট, একট, করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে— বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল—হরলালের শরীরমনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাঁহার মধ্যে অলপ অলপ করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল—ঐ গেল, তপত বাষ্পের বৃদ্বৃদ্দ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘ্রিরতে ঘ্রিরতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বাব্, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল হরলালের শরীর আড়ণ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

'কোথায় যাইতে হইবে' হরলালের কাছ হইতে এই প্রশেনর আর উত্তর পাওয়া গোল না। অমাবস্যার নিশীথ রাত্র। মৃত্যুঞ্জয় তাল্তিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহ-দেবতা জয়কালীর প্জায় বাসয়াছে। প্জা সমাধা করিয়া যখন উঠিল তখন নিকটম্থ আমবাগান হইতে প্রত্যুষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের শ্বার রুশ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মৃত্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নিচে হইতে একটি কাঁঠালকাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খ্লিল। খ্লিবামাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুপ্তরের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোটো মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মৃতি ছাড়া আর-কিছুই নাই; তাহার প্রবেশন্বার একটিমান্ত। মৃত্যুপ্তর বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুপ্তর বাক্সটি খুলিবার পূর্বে তাহা বন্ধই ছিল— কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুপ্তর দশবার করিয়া প্রতিমার চারি দিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল— কিছুই পাইল না। পাগলের মতো হইয়া মন্দিরের ন্বার খুলিয়া ফেলিল— তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে। মন্দিরের চারি দিকে মৃত্যুপ্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলাকার আলোক যথন পরিস্ফর্ট হইয়া উঠিল তখন সে বাহিরের চন্ডীমন্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বাসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্তশারীরে একট্র তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শ্রনিল, "জয় হোক, বাবা।"

সম্মূথে প্রাণগণে এক জটাজ্ট্ধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃ্থা শোক করিতেছ।"

শ্বনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য হইয়া উঠিল—কহিল, "আপনি অন্তর্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া ব্বিলেন। আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সম্যাসী কহিলেন, "বংস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ করো, শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আপনি তবে তো সমস্তই জানিয়ছেন— কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব, তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।"

সম্যাসী কহিলেন, "আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জর সম্মাসীকে প্রসম্ন করিবার জন্য সমস্তদিন বিবিধ উপচারে তাঁহার

সেবা করিল। পর্রাদন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দৃশ্ধ দৃহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী নাই।

₹

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশ্ব ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডী-মণ্ডপে বাসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমান করিয়াই একটি সয়্যাসী 'জয় হোক, বাবা' বালয়া এই প্রাণ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সয়্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমত সেবার শ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বংস, তুমি কী চাও," হরিহর কহিল, "বাবা যদি সন্তুন্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শ্ন্ন। এককালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বিধিষ্ট্র ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দ্রে হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দোঁহিববংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়োলোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহংকার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। কী করিলে আবার আমাদের বংশ বড়ো হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্বাদ কর্ন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, ছোটো হইয়া সন্থে থাকো। বড়ো হইবার চেড়ীয় শ্রেয় দেখি না।"

কিন্তু হরিহর তব্ ছাড়িল না, বংশকে বড়ো করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝালি হইতে কাপড়ে মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘা, কোষ্ঠীপত্রের মতো গাটানো। সন্ন্যাসী সেটি মেজের উপরে খালিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্তে নানা সাংকেতিক চিহু আঁকা; আর সকলের নিন্দেন একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে, তাহার আরুভটা এইরপে

পারে ধরে সাধা।
রা নাহি দের রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা॥
তে'তুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, "বাবা, কিছুই তো ব্রিঝলাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর প্জা করো। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ-না-কেহ এই লিখন ব্রিজতে পারিবে। তখন সে এমন ঐশ্বর্ষ পাইবে জগতে যাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, "বাবা কি ব্ঝাইয়া দিবেন না।" সম্যাসী কহিলেন, "না। সাধনা শ্বারা ব্রঝিতে হইবে।" এমন সময় হরিহরের ছোটো ভাই শংকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি ল্কাইবার চেণ্টা করিল। সম্মাসী হাসিয়া কহিলেন, "বড়ো হইবার পথের দ্বঃখ এখন হইতেই শ্রুর হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজনমান্তই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেণ্টা করিলেও আর-কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে, তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভায়ে খ্রিলায়া রাখিতে পার।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোটো ভাই শংকর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি একটি কাঁঠালকাঠের বাস্থে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথরাত্রে দেবীর প্জা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুনিবার শক্তি দেন।

শংকর কিছুনিদন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও-না।"

হরিহর কহিল, "দরে পাগল। সে কাগজ কি আছে। বেটা ভণ্ডসন্ন্যাসী কাগজে কতকগ্নলা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল— আমি সে প্রভাইয়া ফোলিয়াছি।"

শংকর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শংকরকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নির্দেদশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম নন্ট হইল— গ্রুপ্ত ঐশ্বর্মের ধ্যান এক মুহূর্ত সে ছাডিতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড়ো ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর প্র্জায় আর একান্তমনে এই লিখনপাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা ব্যঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদর বড়ো ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সহ্ন্যাসীদন্ত গ্রুতিলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে প্রজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না—সহ্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, এই সম্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খ্রিজতে বাহির হইল। এক বংসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

0

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জরের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। একট্ব পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই তো সেই সন্ন্যাসী। তাড়াতাড়ি হ্ৰুকাটা রাখিয়া ম্বিদকে সচকিত করিয়া একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সম্ম্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া ম্বিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ-যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে, ওখানে কী আছে।"

মুদি কহিল, "এককালে ঐ বন শহর ছিল কিন্তু অগস্তা মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে ওখানে অনেক ধনরত্ব আজও খ্রাজিলে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনদ্বপ্রেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।"

মৃত্যুপ্তারের মন চণ্ডল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদ্রেরের উপর পাঁড়িয়া মশার জন্বলায় সর্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল, আর ঐ বনের কথা, সম্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পাঁড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুপ্তায়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলই তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে সাধা। রা নাহি দেয় রাধা॥ শেষে দিল রা, পাগোল ছাডো পা॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল— কোনোমতেই এই কটা ছব্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বন্ধেন এই চারি ছব্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দেয় রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল—'শেষে দিল রা', অতএব হইল 'ধারা'— 'পাগোল ছাড়ো পা'— 'পাগোল'-এর 'পা' ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল— অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল 'ধারাগোল'—এ জায়গাটার নাম তো 'ধারাগোল'ই বটে।

ম্বন্দ ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

8

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুক্টে পথ খ্রিজয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুপ্তায় গ্রামে ফিরিল।

পর্নিন চাদরে চি ড়া বাঁধিয়া প্রনর্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাত্ত্বে একটা দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল আর পাড়ের গায়ে চারি দিকে পথ আর কুম্বদের বন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে জলে চি ড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারি দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিমপাড়ির প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল একটা

তে তুলগাছকে বেন্টন করিয়া প্রকান্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পডিল—

> তে'তুল-বটের কোলে, দক্ষিণে যাও চলে॥

দক্ষিণে কিছ্মদর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বৈতবাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল, এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতিদ্রে একটা মন্দিরের চড়ো দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুল্লি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভুপ্পনার মন্দিরের মধ্যে উণিক মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমন্ডল্ব আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহুদ্রে, অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মন্মাবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুনি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখন্ড ভাঙিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়া ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝাকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পন্ট কতক ল্বন্তপ্রায় ভাবে নিন্দ্রিভিত সাংক্তেক অক্ষর লেখা আছে—



এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের স্ক্রপরিচিত। কত অমাবস্যা-রাত্রে প্রাণ্ট্রে স্ক্রান্থ ধ্পের ধ্যে ঘ্তদীপালোকে তুলট কাগজে অভিকত এই চক্রচিন্থের উপরে ঝ্রিয়া পড়িয়া রহস্যভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাত্রে করিরাছে। আজ অভীন্টার্সিদ্ধর অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্বাণ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ভোবে, পাছে সামান্য একটা ভূলে তাহার সমঙ্গত নন্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সয়্যাসী পূর্বে আসিয়া সমঙ্গত উন্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার ব্বেকর মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কী কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়তো তাহার ঐশ্বর্য ভান্ডারের ঠিক উপরেই বিসয়া আছে, অথচ কিছ্মই জানিতে পাইতেছে না। বিসয়া বিসয়া সে কালীনাম জপ্র কবিতে লাগিল। সম্বারে অন্ধকার নিবিড

বিসয়া বিসয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় ইইয়া আসিল; ঝিল্লির ধর্নিতে বনভূমি মূখর ইইয়া উঠিল। Œ

এমন সময় কিছ্মদ্রে ঘন বনের মধ্যে অণ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহুকণ্টে কিছুদ্রে গিয়া একটা অশথগাছের গর্নাড়র অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সম্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে একমনে অঙ্ক কবিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এইজনাই সে মৃত্যুঞ্জয়েক শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সম্র্যাসী একবার করিয়া অত্ক কষিতেছে আর একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে— কিয়ন্দ্রে মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া প্নবর্ণার আসিয়া অত্ক কষিতে প্রবন্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়, যখন নিশান্তের শীতবায়ত্তে বনস্পতির অগুশাখার পল্লবগ্রনি মমর্নিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গ্রেটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুপ্তায় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় ব্রিকতে পারিল যে, সম্মাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। ল্বেখ সম্মাসী যে মৃত্যুপ্তায়কে সাহায্য করিবে না তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সম্মাসীর প্রতি দ্ভি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিল্তু দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না: অতএব অল্তত কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশাক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একট্ব ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কষিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, কিছ্বই ব্রিঝল না। চতুদিকে ঘ্রিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুপ্তায় অতি সাবধানে চারি দিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কায়স্থগ্হিণী ব্রত উদ্যাপন করিয়া সেদিন বাহাৢৢণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে
আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়িদন আহারের কণ্টের পর আজ তাহার
ভোজনটি গ্রহুতর হইয়া উঠিল। সেই গ্রহুভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া
দোকানের মাদ্রটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল, অমনি গত রাত্রির
অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় মুয়ে আচ্ছয় হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জর স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল-সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্টা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভণ্য হইল তখন সূর্য অসত গিয়াছে। তব্ মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সেপ্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃ্দিট আর চলে না, জম্পলের মধ্যে পথ অবর্ষধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাচি যখন অবসান হইল তখন দেখিল, সমস্ত রাচি সে বনের প্রান্তে একই জারগায় ঘ্ররিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুপ্তরের কানে ব্যংগপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মতো শ্বনাইল।

৬

গণনায় বারম্বার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী স্বরংগর পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। স্বরংগর মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁতলা পড়িয়াছে—মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় জল চুইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগ্নলা ভেক গায়ে গায়ে সত্পাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছ্মদ্র ষাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবর্ষধ। কিছ্মুই ব্রিণতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্ব্য লোইদন্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন, কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না, কোথাও রশ্ধ নাই, এই পথটার য়ে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খ্রালিয়া মাথায় হাত দিয়া বাসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পর্নিন প্রনর্বার গণনা সারিয়া স্বরণে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গ্রুপ্তসংকেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে স্বরঙগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনোমতেই ভুল হইবে না।"

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই— কোথাও এত সংকীর্ণ যে গ্র্ডি মারিয়া যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সম্ল্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মতো জায়গায় আসিয়া পেণীছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ই দারা। মশালের আলোকে সম্ল্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাশ্ড লোহশৃৎখল ই দারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সম্ল্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃৎখলটাকে অলপ একট্মানি নাড়াইবামান্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ই দারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সম্ল্যাসী উচ্চেঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি।"

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি ইইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল আর সেইসঙ্গে আর-একটি কী সচেতন পদার্থ ধপ্ করিয়া পড়িয়া চিংকার করিয়া উঠিল। সম্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

9

সম্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে।" কোনো উত্তর পাইলেন না। তথন অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মান্ব্রের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি।"

কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চক্ষাকি ঠ্রকিয়া ঠ্রকিয়া সম্মাসী অনেক কণ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাম্ত হইল, আর উঠিবার চেণ্টা করিয়া বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এ কী, মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "বাবা, মাপ করো। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছইড়িয়া মারিতে গিয়া সামলাইতে পারি নাই— পিছলে পাথরস্ক্র্ম আমি পড়িয়া গেছি। পা-টা নিশ্চয় ভাঙিয়া গেছে।"

সন্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিয়া তোমার কী লাভ হইত।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার প্রভাষর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই স্বরভেগর মধ্যে ঘ্ররিয়া বেড়াইতেছ। তুমি চোর, তুমি ভন্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ঐ লিখন-খানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত ব্রারতে পারিবে। এই গ্রুণ্ড ঐশ্বর্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কর্মদন না খাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মতো তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে 'পাইয়াছি' তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ঐ গর্তটার ভিতরে ল কাইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম, কিল্ত শরীর দূর্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল— তাই পডিয়া গেছি। এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো-- আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগলাইব-- কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না, কোনোমতেই না। যদি লইতে চেণ্টা কর, আমি রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই ক্পের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পডিয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহারক্ত গোরক্ততুলা হইবে—এ ধন তুমি কোনোদিন সূথে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন— এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদু হইয়াছি— এই ধনের সন্ধানে আমি বাডিতে অনাথা স্ত্রী ও শিশ্বসন্তান ফেলিয়া আহারনিদ্রা ছাডিয়া লক্ষ্মীছাডা পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এ ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনো লইতে পারিবে না।"

k

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোনো। সমস্ত কথা তোমাকে বলি। "তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম ছিল শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "হাঁ, তিনি নির্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।" সম্যাসী কহিলেন, "আমি সেই শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গ্রেণ্ডধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবি সে সাব্যুস্ত করিয়া বিসয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবি নণ্ট করিয়া দিল।

শংকর কহিলেন, "দাদা সম্র্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেণ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার ঔৎসক্তা ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নিচে বাক্সের মধ্যে ঐ লিখনখানি ল্কাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম, আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অলপ অলপ করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেইদিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা দ্বী এবং একটি শিশ্বসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

"কত দেশ-দেশাল্তরে শ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সম্মাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সম্মাসী আমাকে ব্ঝাইয়া দিতে পারিবেন এই মনে করিয়া অনেক সম্মাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভন্ড সম্মাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেণ্টা করিয়াছে। এইর্পেকত বংসরের পর বংসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মৃহ্তের জন্যও সৃথ ছিল না, শাল্তি ছিল না।

"অবশেষে প্রেজিমাজিতি প্রণ্যের বলে কুমায়ন পর্বতে বাবা স্বর্পানন্দ স্বামীর সংগ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, 'বাবা, তৃষ্ণা দ্র করো তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে।'

"তিনি আমার মনের দাহ জন্জাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের মিলাতলে শীতের সায়াহে পরমহংস বাবার ধ্নিতে আগ্ন জনুলিতেছিল—সেই আগ্নে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একট্ব হাসিলেন। সেহাসির অর্থ তখন ব্বিধা নাই, আজ ব্বিধারাছি। তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয়না।

"কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারি দিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্পূর্ণার্পে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর-কোনো ভয় নাই— আমি জগতে কিছুই চাহি না।

"ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস-বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

"আমি তথন সম্র্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘ্ররিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বংসর কাটিয়া গেল—সেই লিখনের কথা প্রায় ভূলিয়াই গেলাম।

"এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দ্ই-একদিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগ্রলি আমার প্র-পরিচিত।

"এককালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, 'এখানে আর থাকা হইবে না, এ বন ছাড়িয়া চলিলাম।'

"কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক-না, কী আছে। কোত্হল একেবারে নিব্তু করিয়া যাওয়াই ভালো। চিহ্নগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম; কোনো ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা প্ড়োইয়া ফেলিলাম। সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কী ছিল।

"তথন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতানত দ্বরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সম্ব্যাসী, আমার ধনরত্বে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরিবরা তো গৃহী, সেই গ্রুণত সম্পদ ইহাদের জন্য উন্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

"সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছন্মার কঠিন হইল না।

"তাহার পরে একটি বংসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না। যত বারন্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরও বাড়িয়া চলিল— উন্মত্তের মতো অহোরার এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

"ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অন্সরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়া ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দ্ভিট আকর্ষণ করিত না।

"তাহার পরে, যাহা খাজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে প্থিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

"এই সংকেতটিই সর্বাপেক্ষা দ্বর্হ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজনাই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চিংকার করিয়া উঠিয়া-ছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর-এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো ধনের কোনো প্রয়োজন নাই— আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বিশ্বিত করিয়ো না।"

শংকর কহিলেন, ''আজ আমার শেষ বন্ধন মৃত্ত হইয়াছে। তুমি ঐ-যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে, তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালম্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গ্রন্থ পরমহংসদেবের নিগতে প্রশানত হাস্য এতিদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা ধরিয়া প্রনরায় কাতর স্বরে কহিল, "তুমি মৃক্ত প্ররুষ, আমি মৃক্ত নহি, আমি মৃক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্ষ হইতে বণ্ডিত করিতে পারিবে না।"

সম্যাসী কহিলেন, "বংস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও। যদি ধন খুজিয়া লইতে পার তবে লইয়ো।"

এই বলিয়া তাঁহার যান্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ''আমাকে দয়া করো, আমাকে ফেলিয়া যাইয়ো না— আমাকে দেখাইয়া দাও।"

কোনো উত্তর পাইল না।

তথন মৃত্যুঞ্জয় যদ্টির উপর ভর করিয়া হাতড়াইয়া স্করুগ্গ হইতে বাহির হইবার চেন্টা করিল। কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাঁধার মতো, বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শ্ইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি কি দিন কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষ্মা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিণ্ডা খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর-একবার হাতড়াইয়া স্মুরণ্গ হইতে রাহির হইবার পথ খুজিতে লাগিল। নানা স্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পাড়ল। তখন চিৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো সন্ন্যাসী, তুমি কোথায়।"

তাহার সেই ডাক স্বরজের সমসত শাখাপ্রশাঁথা হইতে বারম্বার প্রতিধর্নিত হইতে লাগিল। অনতিদ্র হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি— কীচাও বলো।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, "কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও।"

তখন আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারুশ্বার ডাকিল, কোনো সাডা পাইল না।

দশ্চপ্রহরের শ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চিৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো, আছ কি।"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল, "এইখানেই আছি। কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি আর-কিছ্র চাই না— আমাকে এই স্রুবঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।"

সম্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ধন চাও না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, চাহি না।"

তখন চক্মকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছ্কুল পরে আলো জবলিল।

সম্যাসী কহিলেন, "তবে এসো মৃত্যুঞ্জয়, এই স্বেঃগ হইতে বাহিরে যাই।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরম্বরে কহিল, "বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে। এত কন্টের পরেও ধন কি পাইব না।"

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কী নিষ্ঠার।" বলিয়া সেইখানে বিসয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্রোর জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল, "ওগো সয়্যাসী, ওগো নিষ্ঠার সয়্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উন্ধার করো।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ধন চাও না? তবে আমার হাত ধরো। আমার সংগ্র চলো।"

এবারে আর আলো জনুলিল না। এক হাতে যদ্টি ও এক হাতে সম্যাসীর উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘ্ররিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সম্যাসী কহিলেন, "দাঁডাও।"

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা-পড়া লোহার দ্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সম্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "এসো।"

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চক্মিকি

ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জর্বলিয়া উঠিল তখন, এ কী আশ্চর্য দৃশ্য! চারি দিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভার মঠিন স্থালোকপুঞ্জের মতো দতরে দতরে দভিজত। মৃত্যুজ্ঞায়ের চোখ দুটা জর্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল, "এ সোনা আমার—এ আমি কোনোমতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'আচ্ছা, ফেলিয়া যাইয়ো না; এই মশাল রহিল— আর এই ছাতু, চি'ড়া আর বড়ো এক ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।"

দৈখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন, আর এই স্বর্ণভান্ডারের লোহন্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুপ্তয়য় বারবার করিয়া এই দ্বর্ণপর্প দপ্শ করিয়া ঘরময় ঘর্রিয়া ঘর্রয়া ঘর্রয়া ঘর্রয়া ঘর্রয়া ঘর্রয়া ঘর্রয়া ঘর্রয়া ঘর্রয়া ঘর্রয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো দ্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপর ফেলিতে লাগিল, কোলের উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বান্ধ্যের উপর ব্লাইয়া তাহার দ্পশ লইতে লাগিল। অবশেষে প্রাদত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শ্রন করিয়া ঘৢমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারি দিকে সোনা ঝক্মক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর-কিছ্ই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল, প্থিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।— তাহাদের বাড়িতে প্রকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিশ্ব গন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পন্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাঁসগর্লি দর্লিতে দর্লিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় প্রকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া উধ্বেলিত দক্ষিণহস্তের উপর একরাশি পিতলকাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো সন্ন্যাসীঠাকুর, আছ কি।"

দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি বাহিরে ষাইতে চাই— কিন্তু সংশ্যে এই সোনার দুটো-একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না।"

সম্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া নতেন মশাল জন্বলাইলেন— পূর্ণ কমন্ডল, একটি রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মর্ফি চিড্যু মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুপ্তায় পাতলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোমড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগ্রলাকে লইয়া ঘরের চারি দিকে লোণ্ট্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারন্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, প্রথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। মৃত্যুপ্তায়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চ্র্ণ করিয়া ফ্লির মতো সে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে— আর এইর্পে প্থিবীর সমৃহত স্বর্ণল্ব রাজা-মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

এর্মান করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগ্রলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘ্রমাইয়া পড়িল। ঘ্রম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার দত্প দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চিৎকার করিয়া বালয়া উঠিল, "ওগো সয়্রাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!"

কিন্তু দ্বার খ্রিলল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু দ্বার খ্রিলল না— এক-একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুর্বিড়য়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের ব্বক দমিয়া গেল— তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না। এই দ্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শ্বকাইয়া মরিতে হইবে!

তথন সোনাগ্রলাকে দেখিয়া তাহার আতৎক হইতে লাগিল। বিভাষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাসোর মতো ঐ সোনার স্ত্রুপ চারি দিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে— তাহার মধ্যে স্পদ্দন নাই, পরিবর্তান নাই— মৃত্যুপ্তয়ের যে হদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সংগে উহাদের কোনো সম্পর্কা নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগ্রলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মৃত্রিক্ত চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া কঠিন হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এখন কি গোধালি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধালির দ্বর্ণ! যে দ্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জ্বড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্থে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রান্থগণতলে সন্ধ্যাতারা একদ্রেট চাহিয়া থাকে। গোন্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধ্ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ দ্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা ব্যক্তিয়া উঠে।

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষ্রদূতম তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জরের কল্পনাদ্ থির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই-যে ভোলা কুকুরটা লেজে মাথার এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কর্য়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, মুদি কী সুখেই আছে। আজ কী বার কে জানে। যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সংগচ্যুত সাথিকে উধর্ব স্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়ানোকায় পার হইতেছে: মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শুক্তবংশপ্রশ্বতিত অংগনপাশ্ব দিয়া চাষী লোক হাতে দুটো-একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচণ্ডল জীবনযান্ত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্ত্র মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহন্ন আসিয়া পেণছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, প্থিবীর সমস্ত মাণমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দ্মালা বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামাজননী ধরিত্রীর ধ্লিক্রোড়ে, সেই উন্মাক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে. সেই তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাস বৃক্ ভরিয়া একিটমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময় দ্বার খ্রলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও।"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না— আমি এই স্বর্গণ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে, বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মৃত্তি চাই।"

সম্যাসী কহিলেন, "এই সোনার ভাশ্ডারের চেয়ে ম্ল্যবান রত্নভাশ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?"

মতাঞ্জয় কহিল, "না, যাইব না।"

সন্ত্রাসী কহিলেন, "একবার দেখিয়া আসিবার কোত্তলও নাই?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কোপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তব্ আমি এখানে এক মৃহত্ত ও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে এসো।"

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর ক্পের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্ত দিয়া কহিলেন, "এখানি লইয়া তুমি কী করিবে।"

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি ট্রকরা ট্রকরা করিয়া ছির্ণাড়য়া ক্পের মধ্যে নিক্ষেপ কবিল।

কার্তিক ১৩১৪

## রাসমণির ছেলে

>

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি— কিন্তু তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ, বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে স্ক্রিধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা ব্যঝিতে হইলে পূর্ব ইতিহাস জানা চাই।

ব্যাপারখানা এই—শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পত্র শ্যামাচরণ। অধিক বয়সে স্থাবিয়োগের পর ন্বিতীয়বার য়খন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার ন্বশত্র আলন্দি তাল্কেটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন য়ে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়া-পরার জন্য য়েন সপত্নীপ্রের অধীন তাহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দৌহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্পত্তিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষেদ্রিয়া তিনিও পরলোক্যান্তার সময় কন্যার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ তখন বয়ঃপ্রাপত। এমন-কি, তাঁহার বড়ো ছেলেটি তখনই ভবানীর চেয়ে এক বছরের বড়ো। শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কখনও তিনি নিজে এক প্রসা লন নাই এবং বংসরে বংসরে তাহার পরিক্ষার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধ্তায় মুক্ধ হইয়াছে।

বস্তূত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল এতটা সাধ্যতা অনাবশ্যক, এমন-কি ইহা নির্বাদ্ধিতারই নামান্তর। অথপ্ড পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্থার হাতে পড়ে ইহা গ্রামের লোকের কাহারও ভালো লাগে নাই। যদি শ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কোশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিবেশীরা তাঁহার পোর্বের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা স্মচার্র্পে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীণ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু শ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বকে অঙ্গহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং দ্বভাবসিন্ধ দ্বেহশীলতাবশত বিমাতা ব্রজস্কুদরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই দ্বেহ এবং বিশ্বাস করিতেন। এবং তাঁহার সম্পত্তিতিক শ্যামাচরণ অত্যন্ত পূথক করিয়া দেখিতেন বালয়া তিনি অনেকবার তাঁহাকে ভর্ণসনা করিয়াছেন; বালয়াছেন, বাবা, এ তো সমস্তই তোমাদের, এ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমি তো স্বর্গে ধাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে; আমার এত হিসাবপত্র দেখিবার দরকার কী।' শ্যামাচরণ সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবানীচরণের পরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বিলত, নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এমান করিয়া ভবানীর পড়াশ্না কিছুই হইল না। এবং বিষয়ব্লিশ্ব সম্বন্ধে চিরদিন শিশ্বর মতো থাকিয়া দাদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্মে তাঁহাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হইত না— কেবল মাঝে মাঝে এক-একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা ব্রিঝবার চেন্টা করিতেন না কারণ চেন্টা করিলে ক্রতকার্য হইতে পারিতেন না।

এ দিকে শ্যামাচরণের বড়ো ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীর্পে থাকিয়া কাজে কর্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, "খুড়ামহাশ্য়, আমাদের আর এক্য থাকা চলিবে না। কী জানি কোন্দিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে তখন সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।"

পৃথক হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে এ কথা ভবানী স্বশ্নেও কল্পনা করেন নাই। যে সংসারে শিশ্বকাল হইতে তিনি মান্ম হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অথন্ড বিলয়াই জানিতেন— তাহার যে কোনো-একটা জায়গায় জোড় আছে, এবং সেই জোড়ের মুখে তাহাকে দুইখানা করা যায়, সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকৃল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমান্র বিচলিত করিতে পারিল না তখন কেমন করিয়া বিষয় বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিন্তায় ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়ামহাশয়, কাণ্ড কী। আপনি এত ভাবিতেছেন কেন। বিষয় ভাগ তো হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই তো ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।"

ভবানী হতবৃদ্ধ হইয়া কহিলেন, "সত্য নাকি। আমি তো তাহার কিছুই জানি না।"

তারাপদ কহিলেন, "বিলক্ষণ! জানেন না তো কী। দেশস্বেশ লোক জানে, পাছে আপনাদের সঞ্জে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্য আলন্দি তাল্বক আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতেই আপনাদিগকে প্থক করিয়া দিয়াছেন—সেই ভাবেই তো এ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।"

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ি?"

তারাপদ কহিলেন, "ইচ্ছা করেন তো বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমায় যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিয়া চলিয়া যাইবে।"

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তৃত হইলেন দেখিয়া তাঁহার ঔদার্যে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমান্ত মমতা ছিল না।

ভবানী যখন তাঁহার মাতা ব্রজস্করীকে সকল ব্তানত জানাইলেন, তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বালিলেন, "ওমা, সে কী কথা। আলন্দি তালকে তো আমার খোরপোষের জন্য আমি স্মীধনস্বরূপে পাইয়াছিলাম— তাহার আয়ও তো তেমন বেশি নয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন।"

ভবানী কহিলেন, "তারাপদ বলে, পিতা আমাদিগকৈ ঐ তাল্বক ছাড়া আর-কিছ্ব দেন নাই।"

ব্রজস্করেরী কহিলেন, "সে কথা বলিলে আমি শ্রনিব কেন। কর্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল দুই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন— তাহার এক প্রস্থ আমার কাছে ব্যথিয়াছেন; সে আমার সিন্দুকেই আছে।"

সিন্দ্রক খোলা হইল। সেখানে আলন্দি তাল্বকের দানপত্র আছে কিন্তু উইল নাই। উইল চরি গিয়াছে।

পরামশদিতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহাদের গ্রন্থাকুরের ছেলে। নাম বগলাচরণ। সকলেই বলে তাহার ভারি পাকা ব্লিখ। তাহার বাপ গ্রামের মন্দ্রদাতা, আর ছেলেটি মন্দ্রণাদাতা। পিতাপুত্রে গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল যেমনই হউক, তাহাদের নিজেনের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, ''উইল না-ই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভায়ের তো সমান অংশ থাকিবেই।"

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানী-চরণের অংশে কিছ,ই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পোত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অভয়াচরণের পত্রে জন্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিয়া ভবানী মকন্দমার মহাসম্বদ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে

আসিয়া লোহার সিন্দ্রকটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মীপে'চার বাসাটি একেবারে শ্ন্যু—সামান্য দ্টো-একটা সোনার পালক খসিয়া পড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর আলন্দি তাল্বকের যে ডগাট্বুকু মকন্দমা-খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল, কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র কিন্তু বংশমর্যাদা রক্ষা করা চলে না। প্রাতন বাড়িটা ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন ভারি জিতিয়াছি। তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয়পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ রহিল না।

٤

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রজস্বন্দরীকে শেলের মতো বাজিল। শ্যামাচরণ অন্যায় করিয়া কর্তার উইল চুরি করিয়া ভাইকে বণ্ডিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভংগ করিল ইহা তিনি কোনোমতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি যতিদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া বারবার করিয়া বলিতেন, 'ধর্মে ইহা কখনোই সহিবে না।' ভবানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন তিনি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, 'আমি আইন-আদালত কিছ্বই ব্বিঝ না, আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্তার সে উইল কখনোই চির্রাদন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে!'

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বিলয়া এইর প আশ্বাসবাক্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সান্ত্রনার জিনিস। সতীসাধনীর বাক্য ফলিবেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবে এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাঁহার আরো দৃঢ় হইয়া উঠিল--- কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণাতেজ তাঁহার কাছে আরও অনেক বড়ো করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্রোর সমূহত অভাবপীড়ন যেন তাঁহার গায়েই বাজিত না। भरन २२०, এই-यে अञ्चरम्बुत कष्टे, এই-यে भूदर्वकात ठाल्ठलस्तुत वाठाय । यस দুর্দিনের একটা অভিনয়মান – এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধুর্তি ছি'ড়িয়া গেলে যখন কম দামের মোটা ধুতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তখন তাঁহার হাসি পাইল। পূজার সময় সাবেক কালের ধ্মধাম চলিল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল। অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন: তিনি ভাবিলেন. ইহারা জানে না এ-সমস্তই কেবল কিছু দিনের জন্য— তাহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন প্রজা হইবে যে, ইহাদের চক্ষ্মিথর হইয়া যাইবে। সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এমনি প্রত্যক্ষের মতো দেখিতে পাইতেন যে বর্তমান দৈন্য তাঁহার চোখেই পড়িত না।

এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা করিবার প্রধান মান্বটি ছিল নোটো চাকর। কতবার প্রজাংসবের দারিদ্রের মাঝখানে বসিয়া প্রভূ-ভূত্যে, ভাবী স্বাদিনে কির্প আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-কি, কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না-হইবে এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার প্রয়োজন আছে কি না তাহা লইয়া উভয়পক্ষে ঘোরতর মতান্তর ও তকবিতক হইয়া গিয়াছে। স্বভাবসিম্ধ অনৌদার্যবৃশ্ত নটবিহারী সেই ভাবী-

কালের ফর্দ-রচনায় কুপণতা প্রকাশ করায় ভবানীচরণের নিকট হইতে তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছে। এরপু ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপরে বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনোপ্রকার দ্বশ্চিততা ছিল না। কেবল তাঁহার একটিমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্যন্ত তাঁহার সন্তান হইল না। কন্যাদায়গ্রহত হিতৈষীরা যথন তাঁহাকে আর-একটি বিবাহ করিতে অন্বরোধ করিত তথন তাঁহার মন এক-একবার চণ্ডল হইত; তাহার কারণ এ নয় যে নববধ্ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শথ ছিল—বরণ্ড সেবক ও অন্মের ন্যায় স্থাকৈও প্রাতনভাবেই তিনি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করিতেন—কিন্তু যাহার ঐশ্বর্যসম্ভাবনা আছে তাহার সন্তানসম্ভাবনা না থাকা বিষম বিডম্বনা বলিয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় যখন তাঁহার পত্রে জন্মিল তখন সকলেই বলিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে, তাহার স্ত্রপাত হইয়াছে। স্বয়ং স্বগীয়ে কর্তা অভয়াচরণ আবার এ ঘরে জন্মিয়াছেন, ঠিক সেই রকমেরই টানা চোখ। ছেলের কোষ্ঠীতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনিভাবে যোগাযোগ ঘটিয়াছে যে হতসম্পত্তি উদ্ধার না হুইয়া যায় না।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের বাবহারে কিছ্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এতদিন পর্যন্ত দারিদ্রাকে তিনি নিতান্তই একটা খেলার মতো সকৌতুকে অতি অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভার্বাট তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধ্রীদের ঘরে নির্বাণপ্রায় কুলপ্রদীপকে উল্জব্বল করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষরের আকাশব্যাপী আন্কর্লাের ফলে যে শিশ্ব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে! আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে প্রস্কলনমান্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে ভবানীচরণের জ্যেষ্ঠ প্রতই প্রথম তাহা হইতে বিশ্বত হইল, এ বেদনা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। 'এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি যাহা পাইয়াছি আমার প্রকে তাহা দিতে পারিলাম না', ইহা ক্ষরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমিই ইহাকে ঠকাইলাম।' তাই কালীপদর জন্য অর্থবায় যাহা করিতে পারিলেন না প্রচ্ব আদর দিয়া তাহা প্রেণ করিবার চেণ্টা করিলেন।

ভবানীর প্রী রাসমণি ছিলেন অন্য ধরনের মান্ব। তিনি শানিয়াড়ির চৌধ্রীদের বংশগোরব সম্বন্ধে কোনোদিন উদ্বেগ অন্ভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন—ভাবিতেন, যের্প সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণববংশে তাঁহার প্রীর জন্ম তাহাতে তাঁহার এ ব্রুটি ক্ষমা করাই উচিত—চৌধ্রীদের মানমর্যাদা সম্বন্ধে ঠিক্মত ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন— বলিতেন, 'আমি গরিবের মেরে, মানসম্প্রমের ধার ধারি না, কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্ সেই আমার সকলের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য।' উইল আবার পাওয়া ঘাইবে এবং কালীপদর কল্যাণে এ বংশে লাশ্ত সম্পদের শান্য নদীপথে আবার বান ডাকিবে, এ-সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানাইই ছিল না যাহার সঙ্গে তাঁহার স্বামী হারানো উইল লইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল এই সকলের চেয়ে বড়ো মনের কথাটি তাঁহার স্থান সংগ্র হউত না। দুই-একবার তাঁহার সঙ্গে আলোচনার চেন্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা

এই দ্ইয়ের প্রতিই তাঁহার দ্বী মনোযোগমাত্র করিতেন না, উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমুস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড়ো অলপ ছিল না। অনেক চেণ্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষ্মী চালিয়া গেলেও তাঁহার বোঝা কিছ্ম কিছ্ম পশ্চাতে ফোলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিল্টু অপায় থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিল্টু আশ্রিত দল এখনও তাঁহাদিগকে ছ্মটি দিতে চায় না। ভবানীচরণও তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভয়ে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রন্থত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমণির উপরে। কাহারও কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ এ সংসারের সচ্ছল অবস্থার দিনে আগ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আলস্যেই দিন কাটাইয়াছে। চৌধুরীবংশের মহাবক্ষের তলে ইহাদের স্বশ্বসার উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মুখের কাছে পাকাফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে— সেজন্য ইহাদের কাহাকেও কিছুমার চেষ্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনোপ্রকার কাজ করিতে বলিলে ইহারা ভারি অপমান বোধ করে—এবং রায়াঘরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে, আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো আসিয়া অভিভূত করিয়া তোলে যে, কবিরাজের বহুম্ল্য তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা ছাড়া, ভবানীচরণ বলিয়া থাকেন, আগ্ররের পরিবর্তে যিদ আগ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হয় তবে সে তো চাকরি করাইয়া লওয়া— তাহাতে আগ্রয়দানের ম্লাই চলিয়া যায়—চোধুরীদের ঘরে এমন নিয়্মই নহে।

অতএব সমসত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্রি নানা কোশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমসত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈন্যের সঞ্জে সংগ্রাম করিয়া টানাটানি করিয়া দরদস্তুর করিয়া চলিতে থাকিলে মান্মকে বড়ো কঠিন করিয়া তুলে— তাহার কমনীয়তা চলিয়া য়য়। য়হাদের জন্য সে পদে পদে খাটিয়া মরে তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি য়ে কেবল পাকশালায় অল্ল পাক করেন তাহা নহে, অল্লের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর— অথচ সেই অল্ল সেবন করিয়া মধ্যাকে মাঁহারা নিদ্রা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই অল্লেরও নিন্দা করেন, অল্লদাতারও স্থ্যাতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে, তালুক ব্রহাত্র অলপসলপ যা-কিছু এখনও বাকি আছে তাহার হিসাবপত্র দেখা, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা, সমস্ত রাসমাণিকে করিতে হয়। তহাশল প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রের্ব এত কষাক্ষি কোনোদিন ছিল না—ভবানীচরণের টাকা অভিমন্ত্রর ঠিক উলটা, সে বাহির হইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিদ্যা তাহার জানা নাই। কোনোদিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমাণি নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহাকেও সিকি পরসা রেয়াত করেন না। ইহাতে প্রজারা তাঁহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাগ্র্লো পর্য তাঁহার সতর্কতার জন্লায় অস্থির হইয়া তাঁহার বংশোচিত ক্ষ্মাণমতার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন-কি, তাঁহার স্বামীও তাঁহার ক্পণতাও তাঁহার কর্মণতাকে তাঁহারে কর্মণতাকে তাঁহারে কর্মণতাকে তাঁহারে কর্মণতাকে তাঁহারে কর্মণতাকে তাঁহারে কর্মণতাকে তাঁহারে কর্মণতাকে তাঁহার ক্রমণতাক করিয়া কথনও কথনও মন্ত্রেম্বর আপত্তি করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত নিন্দা ও

ভর্পসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন; তিনি গরিবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়োমান্ন্যিয়ানার কিছ্ই বোঝেন না, এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া, আঁচলের প্রান্তটা ক্ষিয়া কোমরে জড়াইয়া ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

স্বামীকে কোনোদিন তিনি কোনো কাজে ডাকা দ্রে থাক্, তাঁহার মনে মনে এই ভয় সর্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্তৃত্ব করিয়া কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। 'তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ-সব কিছুতে তোমার থাকার প্রয়োজন নাই' এই বলিয়া সকল বিষয়েই স্বামীকে নির্দয় করিয়া রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেন্টা ছিল। স্বামীরও আজন্মকাল সেটা স্কুলরর্পে অভ্যম্ত থাকাতে সে বিষয়ে স্বীকে অধিক দৃঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমিণির অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান হয় নাই—এই তাঁহার অকর্মণ্য সরলপ্রকৃতি পর্মমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পঙ্গীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ দৃ ই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শাশ্বড়ির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্তা এবং গ্রিহণী উভয়েরই কাজ তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিবেত হইত। গ্রুক্তিরর ছেলে এবং অন্যান্য বিপদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর সংগীরা তাঁহাকে ভারি ভয় করিঅ। প্রখরতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পন্ট কথাগুলার ধারটকু একট্ব নরম করিয়া দিবেন, এবং প্রর্বমন্ডলীর সংগে যথোচিত সংকোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন, সেই নারীজনোচিত স্ব্যোগ তাঁহার ঘটিল না।

এ পর্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু কালীপদর সম্বন্ধে রাসমণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর প্রুচিটকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, বেচারা করিবে কী. উহার দোষ কী. ও বড়োমান, যের ঘরে জন্মিয়াছে— ওর তো উপায় নাই। এইজন্য, তাঁহার স্বামী যে কোনোর প কণ্ট স্বীকার করিবেন, ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই সহস্র অভাব সত্তেও প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অভাস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাঁহার ঘরে বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খুবই কষা ছিল, কিন্তু ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারতপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারিত না। নিতান্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছ্ম ব্লটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিতেন না—হয়তো বলিতেন, 'ঐ রে, হতভাগা কুকুর খাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নন্ট করিয়া দিয়াছে!' বলিয়া নিজের কল্পিত অসতকভাকে ধিক্কার দিতেন। নয়তো লক্ষ্মীছাড়া নোটোর দোষেই নতন-কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বৃদ্ধির প্রতি প্রচুর অশ্রন্থা প্রকাশ করিতেন— ভবানীচরণ তথন তাঁহার প্রিয় ভূত্যাটির পক্ষাবলম্বন করিয়া গ্রহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বাসত হুইয়া উঠিতেন। এমন-কি. কখনও এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গৃহিণী কেনেন নাই এবং ভবানীচরণ চক্ষেত্ত দেখেন নাই এবং যে কাম্পনিক কাপড়খানা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী অভিযুক্ত—ভবানী-চরণ অম্লানমূখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন এবং তাহার পর—তাহার পর কী হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কল্পনাশস্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই— রাসমণি নিজেই সেট্রকু প্রেণ করিয়া বলিয়াছেন— নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলে, সেখানে যে খুমি আসে যায়, কে চুরি করিয়া লইয়াছে।

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইর্প ব্যবস্থা। কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে তো তাঁহারই গর্ভের সন্তান— তাহার আবার কিসের বাব্য়ানা! সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক— অনায়াসে দৃঃখ সহিবে ও খাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না, ওটা নহিলে অপমান বোধ হয়, এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না। কালীপদ সম্বশ্ধে রাসমণি খাওয়া-পরায় খৢব মোটা রকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। মৢডিগৢবৢড় দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা-কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শীতনিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গৢবৢনুমশায়কে স্বয়ং ডাকিয়া বিলয়া দিলেন, ছেলে যেন পড়াশৢনায় কিছুমার শৈথিলা করিতে না পারে, তাহাকে যেন বিশেষর্প শাসনে সংযত রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইখানে বড়ো মুশকিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসমণি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবলপক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়ছেন, এবারেও তাঁহাকে অগত্যা হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে তাহার বির্দ্ধতা ঘ্রিল না। এ ঘরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গ্রুড়ম্ডি খায়, এমন বিসদৃশ দৃশ্য দিনের পর দিন কি দেখা যায়।

প্জার সময় তাঁহার মনে পড়ে, কর্তাদের আমলে ন্তন সাজসঙ্জা পরিয়া তাঁহারা কির্প উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। প্জার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্য যে সহতা কাপড়জামার ব্যবহথা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া ব্র্ঝাইবার চেণ্টা করিয়াছেন যে, কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খ্লাশ হয়, সে তো সাবেক দস্তুরের কথা কিছ্ল জানে না— তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক। কিন্তু ভ্রানীচরণ কিছ্লতেই ভূলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গোরব জানে না বালয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বস্তুত সামান্য উপহার পাইয়া সে যখন গর্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছ্লাটয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই ভ্রানীচরণকে যেন আরও আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছ্লতেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চালয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকদ্দমা চালাইবার পর হইতে তাঁহাদের গ্রন্থাকুরের ঘরে বেশ কিণ্ডিং অর্থসমাগম হইয়াছে। তাহাতে সন্তুন্ট না থাকিয়া গ্রন্থস্চটি প্রতিবংসর প্জার কিছ্ব প্রে কিলকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সদতা শোখিন জিনিস আনাইয়া কয়েক মাসের জন্য ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালি, ছিপ-ছাড়-ছাতার একত্র সমবায়, ছবি-আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে-কেনা নানা রঙের পচা রেশম ও সাটিনের থান, কবিতা-লেখা পাড়ওয়ালা শাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নরনারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাব্মহলে আজকাল এই-সমস্ত উপকরণ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না শ্রনিয়া গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই আপনার গ্রাম্যতা ঘ্রচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত বয়য় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য মেমের মর্তি আনিয়াছিলেন। তার কোন্-এক জারগায় দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেকে পাখা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমম্তিটির প্রতি কালীপদর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে, এইজন্য মার কাছে কিছু না বলিয়া ভবানীচরণের কাছে কর্বণকশ্চে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তথনই উদারভাবে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, কিন্তু তাহার দাম শ্নিয়া তাঁহার মুখ শ্বকাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদারও করেন রাসমণি, তহবিলও তাঁহার কাছে, খরচও তাঁহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিখারির মতো তাঁহার অল্পপূর্ণার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাস্থিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে একসময়ে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিলেন। রাসমণি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন, "পাগল হইয়াছ!"

ভবানীচরণ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বালিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা দেখো, ভাতের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে ঘি আর পায়স দাও সেটার তো প্রয়োজন নাই।"

রাসমণি বলিলেন, "প্রয়োজন নাই তো কী।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কবিরাজ বলে, উহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়।"

রাসমণি তীক্ষাভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তোমার কবিরাজ তো সব জানে!"

ভবানীচরণ কহিলেন, "আমি তো বলি রাত্রে আমার লুনিচ বন্ধ করিয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভালো হয়। উহাতে পেট ভার করে।"

রাসমণি কহিলেন, "পেট ভার করিয়া আজ পর্যন্ত তোমার তো কোনো অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই তো তুমি মানুষ।"

ভবানীচরণ সর্বপ্রকার ত্যাগদ্বীকার করিতেই প্রস্তৃত— কিন্তু সে দিকে ভারি কড়াব্ধড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে তব্ ল্বাচর সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না— কিন্তু বাহ্বলা হইলেও এ বাড়িতে বাব্রা বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনোদিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরন্তন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছ্বতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেমম্তিটি ভবানীচরণের দই-পায়স-ঘি-ল্বাচর কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গ্রেপ্রেরের বাসায় একদিন যেন নিতান্ত অকারণেই গেলেন এবং বিস্তর অপ্রাসন্থিক কথার পর সেই মেমের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্তমান আর্থিক দুর্গাতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবার কোনো কারণ নাই তাহা তিনি জানেন, তব্ব আজ তাঁহার টাকা নাই বলিয়া ঐ একটা সামান্য খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জন্য কিনিতে পারিতেছেন না, এ কথার আভাস দিতেও তাঁহার যেন মাথা ছি'ড়িয়া পড়িতে লাগিল। তব্ব দ্বঃসহ সংকোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি দামি প্রাতন জামিয়ার বাহির করিলেন। রুম্প্রায় কন্ঠে কহিলেন, 'সময়টা কিছ্ব খারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশি নাই—তাই মনে করিয়াছি,

এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাখিয়া সেই প্রতুলটা কালীপদর জন্য লইয়া যাইব।"

জামিয়ারের চেয়ে অন্প দামের কোনো জিনিস যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না— কিন্তু সে জানিত এটা হজম করিয়া উঠিতে পারিবে না— গ্রামের লোকেরা তো নিন্দা করিবেই, তাহার উপরে রাসমিণর রসনা হইতে যাহা বাহির হুইবে তাহা সরস হইবে না। জামিয়ারটাকে প্রনরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচরণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, আমার সেই মেমের কী হইল।" ভবানীচরণ রোজই হাসিম্থে বলেন, "রোস—এখনই কী। সম্তমী প্রোর দিন আগে আস্ক।"

প্রতিদিনই মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যকর হইতে লাগিল।

আজ চতুথী। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপ্রুরে কী একটা ছ্রুতা করিয়া গোলেন। যেন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখো, আমি কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে।"

রাসমণি কহিলেন, "বালাই! খারাপ হইতে যাইবে কেন। ওর তো আমি কোনো অসুখ দেখি না।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "দেখ নাই! ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কী যেন ভাবে।"

রাসমণি কহিলেন, "ও একদণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি তো বাঁচিতাম। ওর আবার ভাবনা! কোথায় কী দুন্টামি করিতে হইবে, ও সেই কথাই ভাবে।"

দুর্গপ্রাচীরের এদিকটাতেও কোনো দুর্বলিতা দেখা গেল না—পাথরের উপরে গোলার দাগও বিসল না। নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে ভ্রানীচরণ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ায় বিসয়া খুব ক্ষিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

পশুমীর দিনে তাঁহার পাতে দই পায়স অমনি পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলায় শন্ধন একটা সন্দেশ খাইয়াই জল খাইলেন, লন্চি ছাইতে পারিলেন না। বলিলেন, শক্ষাধা একেবারেই নাই।"

এবার দ্বর্গপ্রাচীরে মৃত্ত একটা ছিদ্র দেখা দিল। ষণ্ঠীর দিনে রাসমণি স্বয়ং কালীপদকে নিভতে ডাকিয়া লইয়া তাহার আদরের ডাকনাম ধরিয়া বলিলেন, "ভেট্র, তোমার এত বয়স হইয়ছে, তব্ব তোমার অন্যায় আবদার ঘ্রচল না!ছিছি! যেটা পাইবার উপায় নাই সেটাকে লোভ করিলে অধেক চুরি করা হয় তা জান!"

কালীপদ নাকীস্বরে কহিল, "আমি কী জানি। বাবা যে বালয়াছেন, ওটা আমাকে দেবেন।"

তথন বাবার বলার অর্থ কী রাসমণি তাহা কালীপদকে ব্বঝাইতে বসিলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত দেনহ কত বেদনা, অথচ এই জিনিসটা দিতে হইলে তাঁহাদের দরিদ্রঘরের কত ক্ষতি কত দ্বঃখ তাহা অনেক করিয়া বলিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনোদিন কালীপদকে কিছু ব্বঝান নাই— তিনি যাহা করিতেন, খুব সংক্ষেপে এবং জোরের সংগাই করিতেন— কোনো আদেশকে নরম

করিয়া তুলিবার আবশ্যকই তাঁর ছিল না। সেইজন্য কালীপদকে তিনি যে আজ এমনি মিনতি করিয়া এত বিস্তারিত করিয়া কথা বলিতেছেন তাহাতে সে আশ্চর্য হইয়া গেল, এবং মাতার মনের এক জায়গায় যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও একরকম করিয়া সে তাহা ব্রিতে পারিল। কিন্তু মেমের দিক হইতে মন এক মৃহুতে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন তাহা বয়স্ক পাঠকদের ব্রিঅতে কণ্ট হইবে না। তাই কালীপদ মৃথ অত্যান্ত গম্ভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল।

তখন রাসমণি আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন—কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি রাগই কর আর কাল্লাকাটিই কর, যাহা পাইবার নয় তাহা কোনোমতেই পাইবে না।" এই বলিয়া আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া দ্রতপদে গৃহকর্মে চলিয়া গেলেন।

কালীপদ বাহিরে গেল। তথন ভবানীচরণ একলা বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। দরে হইতে কালীপদকে দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেন একটা বিশেষ কাজ আছে এমনি ভাবে কোথায় চলিলেন। কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "বাবা, আমার সেই মেম—"

আজ আর ভবানীচরণের মুখে হাসি বাহির হইল না। কালীপদর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "রোস বাবা, আমার একটা কাজ আছে— সেরে আসি, তার পরে সব কথা হবে।" বালিয়া তিনি বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলেন। কালীপদর মনে হইল, তিনি যেন তাডাতাডি চোখ হইতে জল মুছিয়া ফেলিলেন।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা করিয়া উৎসবের বাঁশির বায়না করা হইতেছিল। সেই রসনচৌকিতে সকালবেলাকার কর্ণস্বরে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রচ্ছন্ন অগ্রভারে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোনো কাজেই কোথাও যাইতেছেন না, তাহা তাঁহার গতি দেখিয়াই ব্ব্বা যায়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই, তাহা তাঁহার পশ্চাৎ হইতেও স্পণ্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'মা, আমার সেই পাখা-করা মেম চাই না।"

মা তথন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সূপারি কাটিতেছিলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বাসিয়া কী একটা পরামর্শ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামা-ভরা কাটা ও আকাটা স্পর্নির ফেলিয়া রাসমণি তখনই বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। দ্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল আজও দিধ-পায়সের সদ্পতি হইবে না. এমন-কি মাছের মুড়াটা আজ সম্পূর্ণই বিড়ালের ভোগে লাগিবে।

তথন দড়ি দিয়া মোড়া কাগজের এক বাক্স লইয়া রাসমণি তাঁহার স্বামীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আহারের পরে যখন ভবানীচরণ বিশ্রাম করিতে যাইবেন তখনই এই রহস্যটা তিনি আবিষ্কার করিবেন ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দিধ পায়স ও মাছের মুড়ার অনাদর দূর করিবার জন্য এখনই

এটা বাহির করিতে হইল। বাক্সের ভিতর হইতে সেই মেমম্তি বাহির হইয়া বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীষ্মতাপ-নিবারণে লাগিয়া গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গৃহিণীকে বলিলেন, "আজ রান্নাটা বড়ো উত্তম হইয়াছে। অনেকদিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই। আর দইটা যে কীচমংকার জমিয়াছে সে আর কী বলিব।"

সপ্তমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাৎক্ষার ধন পাইল। সোদন সমস্ত দিন সে মেমের পাখা-খাওয়া দেখিল, তাহার সমবয়সী বন্ধ্বান্ধবদিগকে দেখাইয়া তাহাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিল। অন্য কোনো অবস্থায় হইলে সমস্তক্ষণ এই প্রতুলের একঘেয়ে পাখা নাড়ায় সে নিশ্চয়ই একদিনেই বিরক্ত হইয়া য়াইত—কিন্তু অত্মীর দিনেই এই প্রতিমা বিসজন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অন্রাগ অটল হইয়া রহিল। রাসমণি তাঁহার গ্রুর্প্রকে দ্রইটাকা নগদ দিয়া কেবল একদিনের জন্য এই প্রতুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অত্মীর দিনে কালীপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বহস্তে বাক্সমেত প্রতুলটি বগলাচরণের কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। এই একদিনের মিলনের স্বশ্বম্বতি অনেকদিন তাহার মনে জাগর্ক হইয়া রহিল; তাহার কল্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ মাতার মন্ত্রণার সংগী হইয়া উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবংসরই এত সহজে এমন ম্ল্যোবান প্র্জার উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন যে, তিনি নিজেই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন।

প্থিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছ্ই পাওয়া যায় না এবং সে মূল্য যে দ্বংশের মূল্য, মাতার অন্তরণ্য হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন যতই ব্রিঝতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তার মাতার দক্ষিণপাশ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে, সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না, এ কথা বিনা উপদেশ-বাকোই তাহার রক্তের সংগেই মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্কৃত হইতে হইবে, এই কথা সমরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশ্নার দরকার নাই, এখন কালীপদ তাঁহাদের বিষ্য়কর্ম দেখায় প্রবৃত্ত হ্উক।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, "কলিকাতায় গিয়া পড়াশ্বনা না করিতে পারিলে আমি তো মানুষ হইতে পারিব না।"

মা বলিলেন, "সে তো ঠিক কথা বাবা, কলিকাতায় তো যাইতেই হইবে।" কালীপদ কহিল, "আমার জন্যে কোনো খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব—এবং কিছু কাজকর্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।"

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কণ্ট পাইতে হইল। দেখিবার মতো বিষয়সম্পত্তি যে কিছুই নাই সে কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন, তাই রাসমণিকে সে যুক্তিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "কালীপদকে তো মানুষ হইতে হইবে।" কিন্তু পুরুষানুক্তমে কোনোদিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই তো চৌধুরীরা এতকাল মানুষ হইয়াছে। বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মতো ভয় করেন। কালীপদর মতো বালককে একলা কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাবমাত্র কী করিয়া কাহারও মাথায় আসিতে পারে তিনি ভাবিয়া

পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্বপ্রধান বৃদ্ধিমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, "কালীপদ একদিন উকিল হইয়া সেই উইল-চুরি ফাঁকির শোধ দিবে, নিশ্চয়ই এ তাহার ভাগ্যের লিখন— অতএব কলিকাতায় যাওয়া হইতে কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।"

এ কথা শর্নারা ভবানীচরণ অনেকটা সান্থনা পাইলেন। গামছার বাঁধা প্রানো সমসত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালীপদর সঙ্গে বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মন্ত্রীর কাজটা কালীপদ বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই চালাইতেছিল, কিন্তু পিতার মন্ত্রণাসভায় সে জাের পাইল না। কেননা তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যায়টা সন্বন্ধে তাহার মনে যথেন্ট উত্তেজনা ছিল না। তব্ সে পিতার কথায় সায় দিয়া গেল। সীতাকে উন্ধার করিবার জন্য বীরশ্রেণ্ঠ রাম যেমন লঙ্কায় যারা করিয়াছিলেন, কালীপদর কলিকাতায় যারাকেও ভবানীচরণ তেমনি খবুব বড়ো করিয়া দেখিলেন—সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়— ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আয়াজন।

কলিকাতায় যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলাইয়া দিলেন; এবং তাহার হাতে একটি পণ্ডাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন— এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিবে। সংসারখরচ হইতে অনেক কন্টে জমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিষ্ট কবচের ন্যায় জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিল— এই নোটটিকে মাতার আশীর্বাদের মতো সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনোদিন খরচ করিবে না, এই সে মনে মনে সংকল্প করিল।

0

ভবানীচরণের মুখে উইল-চরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার জন্য তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া বেডান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শুনাইবার উপলক্ষে নাক হইতে চশমা আর নামিতে চায় না। কোনো দিন এবং কোনো পরেষে কলিকাতায় যান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাঁহার কম্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোনো সংবাদই তাহার অগোচর নাই-- এমন-কি. হুর্গালর কাছে গুণ্গার উপর দ্বিতীয় আর-একটা পাল বাঁধা হইতেছে এ-সমুস্ত বড়ো বড়ো খবর তাহার কাছে নিতাশ্ত ঘরের কথা মাত্র। "শহুনেছ ভায়া, গণ্গার উপর আর-একটা যে পলে বাঁধা হচ্ছে— আজই কালীপদর চিঠি পেয়েছি, তাতে সমস্ত খবর লিখেছে"— বলিয়া চশমা খুলিয়া তাহার কাঁচ ভালো করিয়া মুছিয়া চিঠিখানি অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া শুনাইলেন। "দেখছ ভায়া! কালে কালে কতই যে কী হবে তার ঠিকানা নেই। শেষকালে ধ্রলোপায়ে গণ্গার উপর দিয়ে কুকুর-শেয়ালগনলোও পার হয়ে যাবে, কলিতে এও ঘটল হে!" গণ্গার এইর প মাহাত্ম্যখর্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার, কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড়ো একটা জয়বার্তা তাঁহাকে লিপিবন্ধ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা এ খবরটা তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দে তিনি বর্তমান যুগে জীবের অসীম দর্গতির দর্নিচন্তাও অনায়াসে ভূলিতে পারিলেন। যাহার দেখা

পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আমি বলে দিচ্ছি, গণ্গা আর বেশি দিন নাই।" মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন, গণ্গা যখনই যাইবার উপক্রম করিবেন তখনই সে খবরটা সর্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এ দিকে কলিকাতায় কালীপদ বহুকণ্টে পরের বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া রাত্রে হিসাবের খাতা নকল করিয়া পড়াশ্বনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষা পার হইয়া প্রনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য ঘটনা উপলক্ষে সমুস্ত গ্রামের লোককে প্রকাশ্ড একটা ভোজ দিবার জন্য ভবানীচরণ ব্যুস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, তরী তো প্রায় ক্লে আসিয়া ভিড়িল— সেই সাহসে এখন হইতে মন খ্লিয়া খরচ করা যাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আশ্রর পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নিচের তলার একটি অব্যবহার্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পায় এবং মেসের সেই স্যাতসেকে অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মন্ত স্বিধা এই য়ে, সেখানে কালীপদর ভাগী কেহ ছিল না। স্বতরাং, যদিচ সেখানে বাতাস চলিত না তব্ব পড়াশ্বনা অবাধে চলিত। যেমনই হউক, স্ববিধা-অস্বিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে যাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত যাহারা দ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীপদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। উচ্চের বজ্রাঘাত নিম্নের পক্ষে কতদ্রে প্রাণান্তিক কালীপদর তাহা ব্রিঝতে বিলম্ব হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দের সিংহাসন যাহার তাহার পরিচয় আবশ্যক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়োমান্বের ছেলে; কলেজে পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক—তব্ব সে মেসে থাকিতেই ভালোবাসিত।

তাহাদের বৃহৎ পরিবার হইতে কয়েকজন দ্ব্রী ও প্রের্য-জাতীয় আত্মীয়কে আনাইয়া কলিকাতায় একটা বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অন্রাধ আসিয়াছিল— সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকিলে তাহার পড়াশন্না কিছনুই হইবে না। কিন্তু আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সঙ্গা খনুবই ভালোবাসে কিন্তু আখীয়দের মন্দাকিল এই যে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গাটি লইয়া খালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার করিতে হয়; কাহারও সম্বন্ধে এটা করিতে নাই, কাহারও সম্বন্ধে ওটা না করিলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এইজন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে স্ক্রিধার জায়গা মেস। সেখানে লোক যথেষ্ট আছে অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে যায়, হাসে, কথা কয়; তাহারা নদীর জলের মতো, কেবলই বহিয়া চলিয়া যায় অথচ কোথাও লেশমাত্র ছিদ্র রাথে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল, সে লোক ভালো, যাহাকে বলে সহৃদয়। সকলেই জানেন, এই ধারণাটির মৃত্ত স্ববিধা এই যে, নিজের কাছে ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য ভালো লোক হইবার কোনো দরকার করে না। অহংকার জিনিসটা হাতিঘোড়ার মতো নয়; তাহাকে নিতান্তই অলপ খরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা যায়। কিন্তু শৈলেন্দ্রের ব্যয় করিবার সামুখ্য ও প্রবৃত্তি ছিল— এইজন্য আপনার অহংকারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চরিয়া খাইতে দিত না; দামি খোরাক দিয়া তাহাকে সন্দর সন্সভিত্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তৃত শৈলেন্দ্রের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের দ্বঃখ দ্বে করিতে সে সতাই ভালোবাসিত। কিন্তু এত ভালোবাসিত যে, যদি কেহ দ্বঃখ দ্বে করিবার জন্য তাহার শরণাপন্ন না হইত তাহাকে সে বিধিমতে দ্বঃখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দয়া যথন নিদ্যা হইয়া উঠিত তথন বড়ো ভীষণ আকার ধারণ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার দেখানো, পাঁঠা খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্বাদা মনে করিয়া না রাখা— তাহার দ্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিণীত মৃশ্ধ যুবক প্জার ছুটিতে বাড়ি যাইবার সময় কলিকাতার বাসাখরচ সমৃদ্ত শোধ করিয়া যখন নিঃদ্ব হইয়া পড়িত তখন বধ্র মনোহরণের উপযোগী শোখিন সাবান এবং এসেন্স্, আর তারই সঙ্গে এক-আধখানি হালের আমদানি বিলাতি ছিটের জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত বেশি দুশিচন্তায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের স্বর্চির উপর সম্পূর্ণ নির্ভার করিয়া সে বলিত, "তোমাকেই কিন্তু ভাই, পছন্দ করিয়া দিতে হইবে।" দোকানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সদ্তা এবং বাজে জিনিস বাছয়া তুলিত; তখন শৈলেন তাহাকে ভর্ণসনা করিয়া বলিত, "আরে ছি ছি, তোমার কিরকম পছন্দ।" বলিয়া সব চেয়ে শোখিন জিনিসটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার আসিয়া বলিত, "হাঁ, ইনি জিনিস চেনেন বটে।" খরিদ্দার দামের কথা আলোচনা করিয়া মুখ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার আকিন্তংকর ভারটা নিজেই লইত— অপর পক্ষের ভূয়োভূয়ঃ আপত্তিতেও কর্ণপাত করিত না।

এমনি করিয়া, যেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারি দিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়ন্দর পূহইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় ন্দীকার না করিলে তাহার সেই ঔদ্ধত্য সে কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার শুখ তাহার এতই প্রবল।

বেচারা কালীপদ নিচের স্যাতসেতে ঘরে ময়লা মাদ্বরের উপর বসিয়া একখানা ছেড়া গোঞ্জ পরিয়া বইয়ের পাতায় চোখ গাঞ্জিয়া দ্বালতে দ্বালতে পড়া ম্বুখ্ন্থ করিত। যেমন করিয়া হউক তাহাকে ক্লারশিপ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পুরে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বড়োমান্বের ছেলের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদপ্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে, কালীপদকে যে দৈন্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়োমান্বের ছেলের সঙ্গে মেলা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কোনোদিন শৈলেনের কাছে ঘে'ষে নাই—এবং যদিও সে জানিত, শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের অনেক দ্বর্হ সমস্যা এক ম্হুতেই সহজ হইয়া যাইতে পারে তব্ কোনো কঠিন সংকটেও তাহার প্রসাদলাভের প্রতি কালীপদর লোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিদ্রের নিভ্ত অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছর হইয়া বাস করিত।

গরিব হইরা তব্ন দরে থাকিবে শৈলেন এই অহংকারটা কোনোমতেই সহিতে পারিল না। তা ছাড়া অশনে বসনে কালীপদর দারিদ্রটা এতই প্রকাশ্য যে তাহা নিতান্ত দ্বিউকট্ব। তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়চোপড় এবং মশারি বিছানা যথনই দোতলার সির্ণাড় উঠিতে চোখে পড়িত তখনই সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে, তাহার গলায় তাবিজ ঝ্লানো, এবং সে দুই সন্ধ্যা ষথাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই-সকল অন্তুত গ্রাম্যতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দ্বই-একটি লোক এই নিভূতবাসী নিরীহ লোকটির রহস্য উন্ঘাটন করিবার জন্য দ্বই-চারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু এই ম্বুটোরা মান্ব্যের মূব্থ তাহারা খুলিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা স্বুথকর নহে, স্বাস্থ্যকর তো নয়ই, কাজেই ভুপা দিতে হইল।

তাহাদের পাঁঠার মাংসের ভোজে এই অকিণ্ডনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চরই কৃতার্থ হইবে, এই কথা মনে করিয়া অনুগ্রহ করিয়া একদা নিমশ্রণপত্র পাঠানো হইল। কালীপদ জানাইল, ভোজের ভোজা সহা করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস অন্যর্প; এই প্রত্যাখ্যানে দলবল-সমেত শৈলেন অত্যন্ত ক্রুম্ধ হইয়া উঠিল।

কিছ্বদিন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধ্বপধাপ শব্দ ও সবেগে গানবাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোলদিঘিতে এক গাছের তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিয়া খ্ব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জবালিয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসম্থানের কন্টে এবং অতিপরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথাধরার ব্যামো উপস্প জুটিল। কখনও কখনও এমন হইত তিন-চারিদিন তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত i সে নিশ্চয় জানিত, এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনোই কলিকাতায় থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকল হইয়া হয়তো বা কলিকাতা পর্যন্ত ছু, িট্য়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন কলিকাতায় কালীপদ এমন সূথে আছে যাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাডাগাঁয়ে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড আপনিই জন্মে কলিকাতার হাওয়ায় সর্বপ্রকার আরামের উপকরণ যেন সেইরূপ আর্পানই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে এইরূপ তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনোমতেই তাঁহার সে ভুল ভাঙে নাই। অস্ক্রথের অত্যন্ত কন্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পত্র লিখিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ পীড়ার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিয়া ভূতের কান্ড করিতে থাকিত তখন কালীপদর কন্টের সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ ওপাশ করিত এবং জনশূন্য ঘরে পডিয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্রোর অপমান ও দুঃখ এইরূপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই, এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলই দুঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেকে অত্যন্ত সংকৃচিত করিয়া সকলের লক্ষ্য হইতে সরাইয়া রাখিতে চেণ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছ্মাত্র কমিল না। কোনোদিন বা সে দেখিল, তাহার চিনাবাজারের প্রাতন সদতা জ্বতার একপাটির পরিবর্তে একটি অতি উত্তম বিলাতি জ্বতার পাটি। এর্প বিসদৃশ জ্বতা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ সম্বন্ধে কোনো নালিশ না করিয়া পরের জ্বতার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জ্বতা-মেরামতওয়ালা ম্চির নিকট হইতে অলপ দামের প্রাতন জ্বতা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভুলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেস্টা লইয়া আসিয়াছেন। আমি কোথাও খ্রিজয়া পাইতেছি না।" কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।"

"এই যে, এইখানেই আছে" বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে ম্ল্যানা একটি সিগারেটের কেস্ তুলিয়া লইয়া আর কিছ্ব না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। কালীপদ মনে মনে স্থির করিল, 'এফ. এ. পরীক্ষায় যদি ভালোরকম বৃত্তি পাই তবে এই মেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।'

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবংসর ধ্ম করিয়া সরস্বতীপ্জা করে। তাহার ব্যয়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে কিন্তু সকল ছেলেই চাঁদা দিয়া থাকে। গত বংসর নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এ বংসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্যই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন কালীপদ কিছ্মান্র সাহাষ্য লয় নাই, যাহাদের প্রায়্য নিত্য-অন্থিত আমোদপ্রমোদে যোগ দিবার সোভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহাষ্য চাহিতে আসিল তখন জানি না সে কী মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্রোর কৃপণতায় এ পর্য'ন্ত সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহ্য হইল। 'উহার অবস্থা যে কির্প তাহা তো আমাদের অগোচর নাই তবে উহার এত বড়াই কিসের। ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়।'

সরুবতীপ্জা ধ্রম করিয়া হইল— কালীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোনো ইতরবিশেষ হইত না। কিন্তু কালীপদর পক্ষে সে কথা বলা চলে না। পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত— সকল দিন সময়মত আহার জন্টিত না। তা ছাড়া পাকশালার ভূতারাই তাহার ভাগ্যবিধাতা, স্বতরাং ভালোমন্দ কমি-বেশি সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছু সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সংগতিট্বুকু গাঁদাফ্বলের শ্বুষ্ক স্ত্পের সঞ্গে বিসজিত দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথাধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল করিল না বটে কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সংকোচ করিয়া তাহাকে আরো একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদূব সত্ত্বেও বিনা ভাড়ার বাসাট্ট্রকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাসীরা আশা করিয়াছিল এবার ছ্বিটর পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ মেসে আর আসিবে না। কিন্তু যথাসময়েই তাহার সেই নিচের ঘরটার তালা খ্বিলয়া গেল। ধ্বিতর উপর সেই তাহার চিরকেলে চেককাটা চায়নাকোট পরিয়া কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং একটা ময়লা কাপড়ে বাঁধা মস্ত প্রট্বিল-সমেত টিনের বাক্স নামাইয়া রাখিয়া শেয়ালদহের ময়টে তাহার ঘরের সম্ময়েও উব্ব হইয়া বাঁসয়া অনেক বাদপ্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ঐ পয়্ট্বিলটার গর্ভে নানা হাঁড়ি খ্বি ভাণ্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা আম কুল চালতা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার ময়্থরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জানিত তাহার অবর্তমানে কোতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর-কোনো ভাবনা ছিল না, কেবল তাহার বড়ো সংকোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার কোনো স্লেহের নিদর্শন এই বিদ্রুপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে খাবার জিনিসগর্বলি দিয়াছেন এ তাহার পক্ষে অম্ত—কিন্তু এসমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রামায়বরের আদরের ধন; যে আধারে সেগ্রলি রক্ষিত সেই

মরদা দিয়া আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও শহরের ঐশ্বর্যসম্জার কোনো লক্ষণ নাই, তাহা কাচের পাত্র নয়, তাহা চিনামাটির ভাশ্ডও নহে— কিশ্তু এইগ্র্নিকে কোনো শহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই অসহ্য। আগের বারে তাহার এই সমস্ত বিশেষ জিনিসগ্রনিকে তন্তাপোশের নিচে প্রানো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এবারে তালা-চাবির আশ্রয় লইল। যথন সে পাঁচমিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালা বন্ধ করিয়া যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বালল, "ধনরত্ন তো বিশ্তর! ঘরে ঢুকিলে চোরের চক্ষে জল আসে—সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পড়িতেছে—একেবারে শ্বিতীয় ব্যাঙ্ক অব বেঙগল হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই—পাছে ঐ পাবনার ছিটের চায়নাকোটটার লোভ সামলাইতে না পারি। ওহে রাধ্ব, ওকে একটা ভদ্রগোছের ন্তুন কোট কিনিয়া না দিলে তো কিছুতেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমান্ত কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরম্ভ ধরিয়া গেছে।"

শৈলেন কোনোদিন কালীপদর ঐ লোনাধরা চুনবালি-খসা অন্ধকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সির্'ড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্বশরীর সংকুচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধার সময় যখন দেখিত একটা টিম্টিমে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বায়্বশ্না বন্ধ ঘরে কালীপদ গা খ্লিয়া বসিয়া বইয়ের উপর ঝ্লিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বালল, "এবারে কালীপদ কোন্ সাতরাজার-ধন মানিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে সেটা তোমরা খ্লিজয়া বাহির করো।" এই কোতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতান্তই অলপ দামের তালা—তাহার নিষেধ খুব প্রবল নিষেধ নহে—প্রায় সকল চাবিতেই এ তালা খোলে। একদিন সন্ধ্যার সময় কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে সেই অবকাশে জনদ্ই-তিন অত্যন্ত আম্বদে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খুলিয়া একটা লপ্তন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তম্ভাপোশের নিচে হইতে আচার চার্টান আমসত্ত্ব প্রভৃতির ভাশ্ডগর্মলকে আবিষ্কার করিল। কিন্তু সেগর্মল যে বহ্মল্য গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খুজিতে খুজিতে বালিশের নিচে হইতে রিংসমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই চাবি দিয়া টিনের বাক্সটা খুলিতেই কয়েকটা ময়লা কাপড়, বই, খাতা. কাঁচি, ছুরির, কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বাক্স বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে সমুহত কাপড়চোপড়ের নিচে রুমালে মোড়া একটা কী পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খুলিতেই ছেড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর-একটি প্রায় তিন-চারখানা কাগজের আবরণ ছাড়াইয়া ফেলিয়া একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটখানা দেখিয়া আর কেহ হাসি রাখিতে পারিল না। হো হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সকলেই স্থির করিল, এই নোটখানারই জন্যে কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোনো লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কৃপণতা এবং সন্দিশ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদপ্রত্যাশী সহচরগৃহলি বিক্ষিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, রাস্তায় কালীপদর মতো যেন কাহার কাশি শোনা

গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পণ্ডাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছ্ই নয়, তব্ব এত টাকাও যে কালীপদর বাক্সে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহার পরে আবার এই নোটট্মুকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল, দেখা যাক এই টাকাটা খোয়া গিয়া এই অম্ভূত লোকটি কিরকম কা ডটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রান্তদেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছ্বই লক্ষ্য করে নাই। বিশেষত মাথা তাহার যেন ছি'ড়িয়া পড়িতেছিল। ব্রঝিয়াছিল এখন কিছুদিন তাহার এই মাথার যক্ত্রণা চলিবে।

পর্যদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তক্তাপোশের নিচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তব্ব তাহার মনে হইল হয়তো সে চাবি বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চোর আসিত তবে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স খুলিয়া দেখে তাহার কাপড়চোপড় সমস্ত উলটপালট। তাহার ব্ক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিসপত্র বাহির করিয়া দেখিল তাহার সেই মাতৃদন্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগ্লা আছে। বারবার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এ দিকে উপরের তলার দ্ই-একটি করিয়া লোক যেন আপন কাজে সিণ্ড় দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অটুহাস্যের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

যখন নোটের কোনো আশাই রহিল না এবং মাথার কণ্টে যখন জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না তখন সে বিছানার উপর উপর্ভৃ হইয়া মৃতদেহের মতো পড়িয়া রহিল। এই তাহার মাতার অনেক দঃথের নোটখানি— জীবনের কত মৃহ্তুর্ক কঠিন যশ্যে পেষণ করিয়া দিনে দিনে একট্ব একট্ব করিয়া এই নোটখানি সণ্ডিত হইয়াছে। একদা এই দৢঃথের ইতিহাস সে কিছ্বুই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ত-আবর্তমান দৢঃথের সংগী করিয়া লইলেন সেদিনকার মতো এমন গোরব সে তাহার বয়সে আর-কখনও ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব-চেয়ে যে বড়ো বাণী, যে মহন্তম আশীর্বাদ পাইয়াছে, এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পুর্ণ হইয়া ছিল। সেই তাহার মাতার অতলম্পর্শ স্নেহসম্বাদ্র-মন্থন-করা অম্ল্য দ্বঃথের উপহারট্বুকু চুরি যাওয়াকে সে একটা পৈশাচিক অভিশাপের মতো মনে করিল। পাশের সিণ্ড়র উপর দিয়া পায়ের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগ্বন লাগিয়া প্রভিয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কোতুকে কলশব্দে নদী অবিরত ছাটিয়া চলিয়াছে, এও সেইরকম।

উপরের তলার অটুহাস্য শ্নিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল এ চোরের কাজ নয়: এক মুহুতে সে ব্রিঝতে পারিল শৈলেন্দ্রের দল কৌতুক করিয়া তাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত বাজিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন ধনমদগবিত যুবকেরা তাহার মায়ের গায়ে হাত তুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে, এই সিণ্টিট্রক বাহিয়া একদিনও

সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ তাহার গায়ে সেই ছে'ড়া গোঞ্জ, পায়ে জ্বতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথাধরার উত্তেজনায় তাহার ম্ব লাল হইয়া উঠিয়াছে—স্বেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার— কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিল না, কাঠের ছাদওয়ালা বারান্দায় বন্ধ্বাণ কেহ-বা চৌকিতে, কেহ-বা বেতের মোড়ায় বিসয়া হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছ্রটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদ্গদম্বরে বলিয়া উঠিল, "দিন আমার নোট দিন।"

যদি সে মিনতির স্বরে বলিত তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্মন্তবৎ ক্রুন্ধম্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দরোয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দ্রে করিয়া দিত সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া একয়ে গর্জন করিয়া উঠিল, "কী বলেন মশায়। কিসের নোট।"

কালীপদ কহিল, "আমার বাক্স থেকে আপনারা নোট নিয়ে এসেছেন।"

"এতবড়ো কথা! আমাদের চোর বলতে চান!"

কালীপদর হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই মুহুতেই সে খুনোখানি করিয়া ফোলত। তাহার রকম দেখিয়া চার-পাঁচজনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবন্ধ বাঘের মতো গুমরাইতে লাগিল।

এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোনো শক্তি নাই, কোনো প্রমাণ নাই—সকলেই তাহার সন্দেহকে উন্মন্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিয়াছে তাহারা তাহার ঔন্ধত্যকে অসহ্য বলিয়া বিষম আস্ফালন করিতে লাগিল।

সে রাত্রি যে কালীপদর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা এক-শ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "দাও, বাঙালটাকে দিয়ে এসো গে যাও।"

সহচররা কহিল, "পাগল হয়েছ! তেজট্বুকু আগে মর্ক— আমাদের সকলের কাছে একটা রিট্ন্ অ্যাপলজি আগে দিক, তার পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।"

যথাসময়ে সকলে শর্ইতে গেল এবং ঘুমাইয়া পড়িতেও কাহারও বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদর কথা প্রায় সকলে ভূলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সির্ভি দিয়া নিচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা শর্ত্তিনতে পাইল। ভাবিল, হয়তো উকিল ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে খিল-লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া যাহা শর্ত্তিনল তাহার মধ্যে আইনের কোনো সংস্রব নাই, সমস্ত অসম্বন্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কালীপদ কী যে বকিতেছে ভালো বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে 'বাবা' 'বাবা' করিয়া চীংকার করিয়া উঠিতেছে।

ভয় হইল, হয়তো সে নোটের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দুই-তিনবার ডাকিল, "কালীপদবাব্।" কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই বিড়্বিড়্ বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন প্নশচ উচ্চস্বরে কহিল, "কালীপদবাব্, দরজা খ্লুন, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে।" দরজা খ্লিল না, কেবল বকুনির গ্রেষ্ধনিব শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদ্র গড়াইবে তাহা শৈলেন কম্পনাও করে নাই। সে মুখে

তাহার অন্তরদের কাছে অন্তাপবাক্য প্রকাশ করিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে বিশিধতে লাগিল। সে বলিল, 'দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক।''— কেহ কেহ পরামশর্দিল, ''প্রলিস ডাকিয়া আনো—কী জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছ্ম করিয়া বসে— কাল যেরকম কান্ড দেখিয়াছি—সাহস হয় না।''

শৈলেন কহিল, "না, শীঘ্র একজন গিয়া অনাদি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনো।" অনাদি ডাক্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন, "এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।"

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল— তত্তাপোশের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা দ্রন্ট হইয়া মাটিতে ল্টাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া— তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত-পা ছুর্ভিতেছে এবং প্রলাপ বিকতেছে— তাহার রম্ভবর্ণ চোখ দ্বটো খোলা এবং তাহার মুখে যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার আত্মীয় কেহ আছে?"

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন দেখি।"

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "খবর দেওয়া ভালো, লক্ষণ ভালো নয়।"

শৈলেন কহিল, "ই'হাদের সঙ্গে আমাদের ভালো আলাপ নাই—আত্মীয়ের খবর কিছুই জানি না। সন্ধান করিব। কিন্তু ইতিমধ্যে কী করা কর্তব্য।"

ডাক্তার কহিলেন, "এ ঘর হইতে রোগীকে এখনই দোতলার কোনো ভালো ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুশ্রুষার ব্যবস্থা করাও চাই।"

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদর মাথায় বরফের প্রটুলি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

প্রেই বলিয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনোপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্য নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত—প্রতাহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্য আর-একবার তাহার বাক্স খর্নলিতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে দুইতাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতিষত্নে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি—আর একটিতে তাহার পিতার। মায়ের চিঠি সংখ্যায় অলপই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগ্নলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর বিছানার পাশ্বে বিসয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িয়াই একেবারে চমকিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চোধ্রনীবাড়ি, ছয় আনি! নিচে নাম দেখিল, ভবানী-চরণ দেবশর্মা। ভবানীচরণ চৌধ্রনী!

চিঠি রাখিয়া দতব্ধ হইয়া বাসিয়া সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।
কিছ্বদিন প্রের্ব একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বালয়াছিল, তাহার
ম্বের সঙ্গে কালীপদর মুখের অনেকটা আদল আসে। সে কথাটা তাহার
শ্বনিতে ভালো লাগে নাই এবং অন্য-সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিল।

আজ বৃনিধতে পারিল, সে কথাটা অম্লক নহে। তাহার পিতামহরা দৃই ভাই ছিলেন— শ্যামাচরণ এবং ভবানীচরণ, এ কথা সে জানিত। তাহার পরবতী কালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনও আলোচিত হয় নাই। ভবানীচরণের যে পৃত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ! এই তাহার খুড়া!

শৈলেনের তখন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহী, শ্যামাচরণের স্বী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন শেষ পর্যন্ত প্রমন্দেহে তিনি ভবানীচরণের কথা বলিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার দুইে চক্ষে জল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে. কিন্তু তাঁহার প্রবের চেয়ে বয়সে ছোটো— তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতোই মানুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিপ্লবে যখন তাঁহারা দ্বতন্ত্র হইয়া গেলেন, তখন ভবানীচরণের একটা খবর পাইবার জন্য তাঁহার বক্ষ ত্রষিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন, 'ভবানীচরণ নিতানত অবুঝ ভালোমানুষ বলিয়া নিশ্চয়ই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিস— আমার শ্বশূর তাহাকে এত ভালোবাসিতেন, তিনি যে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহার ছেলেরা এ-সব কথায় অত্যন্ত বিরম্ভ হইত এবং শৈলেনের মনে পডিল সে'ও তাহার পিতামহীর উপর অতান্ত রাগ করিত। এমন-কি পিতামহী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও তাহার ভারি রাগ হইত। বর্তমানে ভবানী-চরণের যে এমন দরিদ্র অবস্থা তাহাও সে জানিত না-কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে বুকিতে পারিল এবং এতাদন সহস্র প্রলোভন সত্তেও কালীপদ যে তাহার অন্ট্ররশ্রেণীতে ভরতি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব অন্ভব করিল। যদি দৈবাং কালীপদ তাহার অনুবেতী হইত তবে আজ যে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না।

8

শৈলেনের দলের লোকেরা এতাদন প্রত্যইই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিয়াছে। এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অতিষত্নে তাহাকে একটা ভালো বাড়িতে স্থানাস্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গী আশ্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছ্বটিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকুল হইয়া রাসমণি তাঁহার কণ্টসঞ্চিত অথের অধিকাংশই তাঁহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখো যেন অষত্ব না হয়। যদি তেমন বোঝ আমাকে খবর দিলেই আমি যাব।" চৌধ্রীবাড়ির বধ্র পক্ষে হট্হট্ করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত যে প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া স্বস্ত্যয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবৃদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তখন ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই; সে তাঁহাকে মাস্টারমশায় বলিয়া ডাকিল—
ইহাতে তাঁহার বৃক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে 'বাবা' 'বাবা' বিলয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল— তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ

লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, "এই-যে বাবা, এই-যে আমি এসেছি।"
কিন্তু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ভাক্তার আসিয়া বলিলেন, "জবুর প্রের চেয়ে কিছ্ম কমিয়াছে, হয়তো এবার ভালোর দিকে যাইবে। কালীপদ ভালোর দিকে যাইবে না এ কথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত তাহার শিশ্বকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে কালীপদ বড়ো হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে— সেটাকে ভবানী-চরণ কেবলমাত্র লোকম্বথর কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই— সে বিশ্বাস একেবারে তাঁহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাঁচিতেই হইবে, এ তাহার ভাগোর লিখন।

এই কারণে, ডাক্টার যতট্বকু ভালো বলে তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভালো শ্রনিয়া বসেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশ কার কোনো কথাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে যে তাঁহার পরমাত্মীয় নহে এ কথা কে বিলিবে। বিশেষত কলিকাতার স্কৃশিক্ষিত স্মৃত্য ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যেরকম ভক্তিশ্রুদ্ধা করে এমন তো দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন, কলিকাতার ছেলেদের ব্বিঝ এই প্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন, সে তো হবারই কথা, আমাদের পাড়াগেণ্য়ে ছেলেদের শিক্ষাই বা কী আর সহবতই বা কী।

জনর কিছ্ন কিছ্ন কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতন্য লাভ করিল। পিতাকে শ্ব্যার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, ভাবিল, তাহার কলিকাতার অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেয়ে ভাবনা এই যে, তাহার গ্রাম্য পিতা শহরের ছেলেদের পরিহাসের পাত্র হইয়া উঠিবেন। চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না. এ কোন্ ঘর। মনে হইল. এ কি স্বপন দেখিতেছি।

তখন তাহার বেশি কিছু চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল, অস্থের খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভালো বাসায় আনিয়া রাখিয়াছেন। কী করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন, এত খরচ করিতে থাকিলে পরে কির্প সংকট উপস্থিত হইবে সে-সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত প্থিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

একসময়ে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমন সময় শৈলেন একটি পাত্রে কিছ্ম ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছ্ম পরিহাস আছে নাকি। প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে তো ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, "আমি গ্রুর্তর অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ কর্ন।"

কালীপদ শশব্যসত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মুখ দেখিয়াই সে ব্রিঝতে পারিল, তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম যখন কালীপদ মেসে আসিয়াছিল এই যোবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল স্কুদর মুখ্প্রী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যস্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে আপনার দারিদ্রের সংকোচে কোনোদিন ইহার নিকটেও

আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত, যদি বন্ধ্র মতো ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত, তবে সে কত খ্নিশই হইত— কিন্তু পরস্পর অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার ব্যবধান লঞ্চ্মন করিবার উপায় ছিল না। সির্ণড় দিয়া যখন শৈলেন উঠিত বা নামিত তখন তাহার শোখিন চাদরের স্কান্ধ কালীপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত— তখন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাস্যপ্রফল্ল চিন্তারেখাহীন তর্ণ ম্বের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই ম্বহ্রে কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই সাাতসেতে কোণের ঘরে দ্র সোন্ধর্মলৈকের ঐশ্বর্য-বিচ্ছ্রেরত রশ্মিচ্ছটা আসিয়া পড়িত। তাহার পরে সেই শৈলেনের নির্দয় তার্বায় তাহার কাছে কির্প সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যখন ফলের পাত্র বিছানায় তাহার সন্ধ্রে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফোলয়া ঐ স্কানর ম্বের দিকে কালীপদ আর-একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে ম্ব্রে কিছুই উচ্চারণ করিল না— আস্তেত আন্তে ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল—ইহাতেই যাহা বিলবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ প্রতাহ আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের সংগ শৈলেনের খ্ব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুরদা বলে,
এবং পরম্পরের মধ্যে অবাধে ঠাট্রাতামাশা চলে। তাহাদের উভয়পক্ষের হাস্যকৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপশ্থিত ঠাকরুনদিদি। এতকাল পরে এই
পরিহাসের দক্ষিণবায়্র হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে যেন যৌবনক্ষ্যতির প্রলক
সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকরুনদিদির স্বহস্তরচিত আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতি
সমস্তই শৈলেন রোগীর অনবধানতার অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া
ফেলিয়াছে এ কথা আজ সে নিলক্ষভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির থবরে
কালীপদর মনে বড়ো একটি গভীর আনন্দ হইল। তাহার মায়ের হাতের সামগ্রী
সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায় যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে।
কালীপদর কাছে আজ নিজের রোগের শয্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল—এমন স্থ
তাহার জীবনে সে অল্পই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল,
আহা, মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুকপরায়ণ স্কুন্র যুবকটিকে
যে কত স্নেহ করিতেন সেই কথা সে কল্পনা করিতে লাগিল।

তাহাদের র্গ্ণকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেটাতে আনন্দপ্রবাহে মাঝে মাঝে বড়ো বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্রের একটা অভিমান ছিল—কোনো-এক সময়ে তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল এ কথা লইয়া বৃথা গর্ব করিতে তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইত। আমরা গরিব, এ কথাটাকে কোনো 'কিন্তু' দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাঁহাদের ঐশ্বর্যের দিনের কথা গর্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু সে যে তাঁহার স্থের দিন ছিল, তথন তাঁহার যৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাসঘাতক সংসারের বীভংসম্তি তথনও ধরা পড়ে নাই। বিশেষত শ্যামাচরণের স্ত্রী, তাঁহার পরমন্দেহশালিনী দ্রাত্জায়া রমাস্কুদ্রী, যথন তাঁহাদের সংসারের গ্হিণী ছিলেন তথন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভান্ডারের দ্বারে দাঁড়াইয়া কী অজম্র আদরই তাঁহারা ল্ঠিয়াছিলেন—সেই অন্তর্মিত স্থের দিনের ক্ষ্মিতর ছটাতেই তো ভবানীচরণের জীবনের সন্ধ্যা সোনায় মন্ডিত হইয়া আছে। কিন্তু এই-সমন্ত স্থেক্স্তি আলোচনার মাঝখানে ঘ্রিয়া ফিরিয়া কেবলই সেই উইল-চুরির কথাটা

আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসঙ্গে ভারি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এখনও সে উইল পাওয়া যাইবে এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই— তাঁহার সতীসাধনী মার কথা কখনোই বার্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত এটা তাহার পিতার একটা পাগলামিন মাত্র। তাহারা মায়ে ছেলেয় এই পাগলামিকে আপোসে প্রশ্রম্ভ দিয়াছে, কিন্তু শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দ্বর্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছ্বতেই ভালো লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, "না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।" কিন্তু এর্শ তকে উলটা ফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অম্বোক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ঘটনা তিনি তল্ল তল্ল করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তখন কালীপদ নানা চেন্টা করিয়াও কিছ্বতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত কালীপদ ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে. এই প্রসংগটা কিছুতেই শৈলেনের ভালো লাগে না। এমন-কি. সেও বিশেষ একট্র যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের য**়ান্ত খণ্ড**ন করিতে চেণ্টা করিত। অন্য সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর-সকলের মত মানিয়া লইতে প্রস্তৃত আছেন—কিন্তু এই বিষয়টাতে তিনি কাহারও কাছে হার মানিতে পারেন<sup>\*</sup>না। তাঁহার মা লিখিতে পড়িতে জানিতেন—তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং অন্য দলিলটা বাক্সে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্দুকে তলিয়াছেন: অথচ তাঁহার সামনেই মা যখন বাক্স খুলিলেন তখন দেখা গেল অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেমনি আছে অথচ উইলটা নাই. ইহাকে চরি বলা হইবে না তো কী। কালীপদ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিত, "তা, বেশ তো বাবা, যারা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তারা তো তোমারই ছেলেরই মতো, তারা তো তোমারই ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে—ইহাই কি কম সূথের কথা।" শৈলেন এ-সব কথা বেশিক্ষণ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। কালীপদ মনে মনে পীড়িত হইয়া ভাবিত, শৈলেন হয়তো তাহার পিতাকে অর্থলোল্মপ বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে, অথচ তাহার পিতার মধ্যে বৈষয়িকতার নামগন্ধ नारे ७ कथा कालामरा र्भातनरक वृत्यारेट भावित काली भन वर्षारे आवाम পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈতৃক বিষয়ের ন্যায় অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিশ্চর অন্যায় আছে সে কথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসংগ কোনোপ্রকার তর্ক করা সে বন্ধ করিয়া দিল—একেবারে সে চুপ করিয়া থাকিত—এবং যদি কোনো সনুযোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনও বিকালে একট্ব অলপ জন্বর আসিয়া কালীপদর মাথা ধরিত, কিন্তু সেটাকে সে রোগ বিলয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্বিশন হইয়া উঠিল। একবার তাহার স্কলারশিপ ফসকাইয়া গিয়াছে, আর তো সের্প হইলে চলিবে না। শৈলেনকে লাকাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল— এ সম্বন্ধে ডাঞ্জারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, "বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও— সেখানে মা একলা আছেন। আমি তো বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।"

শৈলেনও বলিল, "এখন আপনি গেলে কোনো ক্ষতি নাই। আর তো ভাবনার কারণ কিছ্ব দেখি না। এখন যেট্বকু আছে সে দ্বদিনেই সারিয়া যাইবে। আর আমরা তো আছি।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছ্মই নাই। আমার কলিকাতায় আসিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তব্ম মানে কই ভাই। বিশেষত তোমার ঠাকর্মিদিদ যখন যেটি ধরেন সে তো আর ছাড়াইবার জো নাই।"

শৈলেন হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরদা, তুমিই তো আদর দিয়া ঠাকর্নদিদিকে একেবারে মাটি করিয়াছ।"

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, ঘরে যখন নাতবউ আসিবে তখন তোমার শাসনপ্রণালীটা কিরকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা যাইবে।"

ভবানীচরণ একান্তভাবে রাসমণির সেবায় পালিত জীব। কলিকাতার নানা-প্রকার আরাম-আয়োজনও রাসমণির আদর্যক্ষের অভাব কিছ্বতেই প্রেণ করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড়ো বেশি অন্বরোধ করিতে হইল না।

সকালবৈলায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন এমন সময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখচোখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে— তাহার গা যেন আগ্বনের মতো গরম; কাল অর্ধেক রাত্রি সে লজিক মুখস্থ করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দুর্ব'লতা তোঁ সারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ডাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "এবার তো গতিক ভালো বোধ করিতেছি না।"

ু শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, "দেখো ঠাকুরদা, তোমারও কণ্ট হইতেছে, রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি আর দেরি না করিয়া ঠাকর,নদিদিকে আনানো যাক।"

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বল্ক, একটা প্রকান্ড ভয় আসিয়া ভবানীচরণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার হাত-পা থর্থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা যেমন ভালো বোঝ তাই করো।"

রাসমণির কাছে চিঠি গেল; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সংখ্য করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পেণীছয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টা মাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল— সেই ধ্বনিগ্রালি তাঁহার বুকে বিণিধয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমিণ নিজের শােককে ভালাে করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না— তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল— স্বামীর মধ্যে আবার দুইজনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লাইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল, আর আমার সয় না। তব্ তাঁহাকে সহিতেই হইল।

Æ

রাচি তথন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্ষণকালের জন্য রাসমণি অচেতন হইয়া ঘ্মাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের ঘ্ম হইতেছিল না। কিছ্কুল বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে 'দয়াময় হরি' বলিয়া উঠিয়া পাঁড়য়াছেন। কালীপদ যখন গ্রামের বিদ্যালয়েই পড়িত, যখন সে কলিকাতায় যায় নাই, তখন সে যে-একটি কোণেয় ঘরে বিসয়া পড়াশুনা করিত ভবানীচরণ কম্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শ্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিন্র করা ছিল্ল কাঁথাটি এখনো তস্তাপোশের উপর পাতা আছে, তাহার নানা স্থানে এখনও সেই কালির দাগ রহিয়াছে; মলিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় আঁকা সেই জ্যামিতির রেখাগুলি দেখা যাইতেছে; তস্তাপোশের এক কোণে কতকগুলি হাতে-বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সংগে তৃতীয়-খণ্ড রয়াল রীডারের ছিল্লাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর—হায় হায়— তার ছেলেবয়সের ছোটো পায়ের একপাটি চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চেয়ে বড়ো হইয়া চোখে দেখা দিল— জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ঐ ছোটো জ্বতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুল, জিগতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোশের উপর আসিয়া বিসলেন। তাঁহার শাক্ত চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার বাকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল— যথেন্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঁজর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের প্রবিদকের দরজা খালিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাহি, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃণ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীরবেণ্টিত ঘন জণ্গল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সামনে একট্ম্থানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেন্টা করিয়াছিল। এখনও তাহার স্বহঙ্গেত রোপিত ঝ্মকালতা কণ্ডির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজীব আছে— তাহা ফ্রলে ফ্রলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বালকের যত্নলালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীচ্মের সময় প্রজার সময় কলেজের ছুটি হয়, কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার দরিদ্র ঘর শ্না হইয়া আছে সে আর কোনোদিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। "ওরে বাপ আমার!" বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের দারিদ্র ঘুচাইবে বলিয়াই কলিকাতায় গিয়াছিল, কিন্তু জগংসংসারে সে এই বৃদ্ধকে কী একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল। বাহিরে বৃদ্ধি আরও চাপিয়া আসিল।

এমন সময়ে অন্ধকারে ঘাসপাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভবানী-চরণের ব্বকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। যাহা কোনোমতেই আশা করিবার নহে তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু বৃষ্টি যে ম্যুলধারায় পড়িতেছে—ও যে ভিজিবে, এই অসম্ভব উদ্বেগে যথন তাঁহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাঁহার ঘরের সামনে আসিয়া মৃহুত্কালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সে মাথা মুড়ি দিয়াছে— তাহার মুখ চিনিবার জো নাই। কিন্তু সে যেন মাথায় কালীপদরই মতো হইবে। "এসেছিস বাপ" বিলয়া ভবানী-চরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিতে গেলেন। ন্বার খুলিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই ব্লিউতে বাগানময় ঘ্রিয়া বেড়াইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙাগলায় একবার "কালীপদ" বিলয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন— কাহারও সাড়া পাইলেন না। সেই ডাকে নট্ চাকরটা গোহালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃন্ধকে ঘরে লইয়া আসিল।

পর্নিন সকালে নট্ব ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল, গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে প্রট্নিলতে বাঁধা একটা কী পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খ্রিলয়া দেখিলেন একটা প্রাতন দলিলের মতো। চশমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া একট্ব পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছ্রটিয়া রাসমিণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী ও।" ভবানীচরণ কহিলেন, "সেই উইল।" রাসমণি কহিলেন, "কে দিল।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কাল রাত্রে সে আসিয়াছিল— সে দিয়া গেছে।"

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কী হইবে।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "আর আমার কোনো দরকার নাই।" বলিয়া সেই দলিল ছিল্ল ছিল্ল করিয়া ফেলিলেন।

এ সংবাদটা পাড়ায় যখন রটিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল, "আমি বলি নাই, কালীপদকে দিয়াই উইল উম্পার হইবে?"

রামচরণ মুদি কহিল, "কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল যখন রাত দশটার গাড়ি এন্টেশনে পে'ছিল তখন একটি সুন্দর দেখিতে বাবু আমার দোকানে আসিয়া চৌধুরীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল— আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে যেন কী একটা দেখিয়াছিলাম।"

'আরে দূর' বলিয়া এ কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উড়াইয়া দিল।

<sup>্</sup> আশ্বিন ১৩১৮

## পণরক্ষা

2

বংশীবদন তাহার ভাই রািসককে যেমন ভালোবাািসত এমন করিয়া সচরাচর মাও ছেলেকে ভালোবাািসতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অলপ কিছু অসুথবিস্থ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া জল ঝারিতে থাািকত।

রসিক বংশীর চেয়ে যোলো বছরের ছোটো। মাঝে যে কয়টি ভাইবোন জান্ময়াছিল সবগর্নাই মারা গিয়াছে। কেবল এই সব-শেষেরটিকে রাখিয়া, যখন রসিকের এক বছর বয়স, তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক যখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মান্য করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যবসায় করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ প্রণিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু সম্দ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অশ্নিবাণ হানিল এবং তাঁতির ঘরে ক্ষ্ধাস্ক্রকে বসাইয়া দিয়া বাষ্পফ্রংকারে মুহ্মহ্ব জয়শৃষ্ণ বাজাইতে লাগিল।

তব্ব তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চায় না— ঠ্বক্ঠাক্ ঠ্বক্ঠাক্ করিয়া স্বৃতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনও চলাচল করিতেছে— কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চণ্ডলা লক্ষ্মীর মনঃপত্ত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে-বলে-কোশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একট্ন স্ন্বিধা ছিল। থানাগড়ের বাব্রা তাহার ম্রর্বিব ছিলেন। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সম্নুদ্য শৌখিন কাপড় বংশীই ব্নিয়া দিত। একলা সব পারিয়া উঠিত না সেজন্য তাহাকে লোক রাখিতে হইয়াছিল।

যদিচ তাহাদের সমাজে মেয়ের দর বড়ো বেশি তব্ব চেণ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমন-তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রসিকের জন্যই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। প্জোর সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সাজ আমদানি হইত তাহা যাত্রার দলের রাজপ্রুকেও লঙ্জা দিতে পারিত। এইর্প আর-আর সকল বিষয়েই রসিকের যহা-কিছ্ব প্রয়োজন ছিল না, তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনই খর্ব করিতে হইল।

তব্ বংশরক্ষা করিতে তো হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেয়েকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল। তিন-শ টাকা পণ এবং অলংকার-বাবদ আর এক-শ টাকা হইলেই মেয়েটিকৈ পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া অল্প-অল্প কিছ্-কিছ্ মে খরচ বাঁচাইয়া চলিল। হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বটে, কিল্কু যথেষ্ট সময় ছিল। কারণ মেয়েটির বয়স সবে চার— এখনও অল্তত চার-পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কোন্ঠীতে তাহার সঞ্জয়ের স্থানে দ্বিট ছিল রসিকের। সে দ্বিট শুভেগ্রহের দ্বিট নহে।

রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোটো ছেলে এবং সমবয়সীদের দলের সদার। যে লোক স্বথে মান্ব হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতা কর্তৃক বিশুত হতভাগাদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে ঘেণিয়তে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রাথিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বিলয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে—সে কিছু না দিলেও মানুষের লুব্ধ কল্পনাকে তৃপ্ত করে।

শুধু যে রসিকের শোখিনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মুশ্ধ করিয়াছে এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটি আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে থাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি স্কোশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো প্র্বসংস্কারের মুঢ়তা চাপিয়া নাই, সেইজন্য সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কার্নৈপ্ণাের জন্য তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা, এমন-কি. তাহাদের অভিভাবকেরা পর্যক্ত উমেদাির করিত। কিন্তু তাহার দােষ ছিল কি, কোনাে একটা কিছ্তে সে বেশিদিন মন দিতে পারিত না। একটা কোনাে বিদ্যা আয়ন্ত করিলেই আর সেটা তাহার ভালাে লাগিত না— তখন তাহাকে সে বিষয়ে সাধ্যসাধনা করিতে গেলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। বাব্দের বাড়িতে দেওয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল— তাহাদের কাছ হইতে সে বাজি তৈরি শিখিয়া কেবল দ্টো বৎসর পাড়ায় কালীপ্জার উৎসবকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছিল; তৃতীয় বৎসরে কিছ্তুতেই আর তুর্বাড়র ফোয়ায়া ছ্র্টিল না— রিসক তখন চাপকান-জোবা-পরা মেডেল-ঝোলানাে এক নবা যাত্রা-ওয়ালার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাক্স-হার্মোনিয়ম লইয়া লক্ষ্মো ঠ্বংরি সাধিতেছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেয়ালি লীলায় কখনও স্বলভ কখনও দ্বলভ হইয়া সে লোককে আরও বেশি ম্বশ্ধ করিত, তাহার নিজের দাদার তো কথাই নাই। দাদা কেবলই ভাবিত, এমন আশ্চর্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, এখন কোনোমতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়—এই ভাবিয়া নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি।

এমনতরো ক্ষমতাশালী ভাইয়ের নিত্যন্তন শখ মিটাইতে গেলে ভাবী বধ্ কেবলই দ্রতর ভবিষাতে অন্তর্ধান করিতে থাকে, অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স যখন ত্রিশ পার হইল, টাকা যখন একশতও প্রারল না এবং সেই মেয়েটি অন্যত্র শ্বশার্রঘর করিতে গেল তখন বংশী মনে মনে কহিল, আমার আর বড়ো আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার রসিককেই লইতে হইবে।

পাড়ায় যদি স্বয়স্বর-প্রথা চলিত থাকিত তবে রসিকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধ্ব, তারা, ননী, শশী, সুধা—এমন কত নাম করিব—সবাই রসিককে ভালোবাসিত। রসিক যখন কাদা লইয়া মাটির মুতি গড়িবার মেজাজে থাকিত তখন তাহার তৈরি পুতুলের অধিকার লইয়া মেয়েদের মধ্যে বন্ধ্ববিচ্ছেদের উপক্রম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল, সোরভী, সে

বড়ো শাল্ড— সে চুপ করিয়া বিসয়া পুতুলগড়া দেখিতে ভালোবাসিত এবং প্রয়েজনমত রসিককে কাদা কাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইচ্ছা রসিক তাহাকে একটা-কিছ্র ফরমাশ করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সোরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীতি গ্রিল তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়া ষখন বলিত, 'সৈরি, তুই এর কোন্টা নিবি বল্'— তখন সে ইচ্ছা করিলে যেটা খ্রিশ লইতে পারিত, কিন্তু সংকোচে কোনোটাই লইত না; রসিক নিজের পছন্দমত জিনিসটি তাহাকে তুলিয়া দিত। প্রতুলগড়ার পর্ব শেষ হইলে যখন হার্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলেমেয়েয়া সকলেই এই ফল্টা টেপাট্রিপ করিবার জন্য ব্রেকিয়া পড়িত— রসিক তাহাদের সকলকেই হ্ংকার দিয়া খেদাইয়া রাখিত। সোরভী কোনো উৎপাত করিত না— সে তাহার ছুরে শাড়ি পরিয়া বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া বামহাতের উপর শ্রীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বসিয়া চুপ করিয়া আন্চর্য হইয়া দেখিত। রসিক ডাকিত, 'আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ্'। সে মৃদ্র মৃদ্র হাসিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অসম্মতিসত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙ্বল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভস্তব্দের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিল। সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, ভালো জিনিস লইবার জন্য তাহাকে কোনোদিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাশ করিত এবং না পাইলে অভ্যির করিয়া তুলিত। নৃতনগোছের যাহা-কিছ্ম দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যম্ত হইয়া উঠিত। রসিক কাহারও আবদার বড়ো সহিতে পারিত না, তব্ম গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছ্ম বেশি প্রশ্রম্ব পাইত।

বংশী মনে মনে ঠিক করিল, এই সৌরভীর সঙেগই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেয়ে বড়ো—পাঁচ-শ টাকার কমে কাজ হইবার আশা নাই।

ş

এতদিন বংশী কখনও রিসককে তাহার তাঁতবোনার সাহায্য করিতে অন্বরোধ করে নাই। খাট্নি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। রিসক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত ইহা তাহার দেখিতে ভালোই লাগিত। রিসক ভাবিত, 'দাদা কেমন করিয়া যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে। আমি হইলে তো মরিয়া গেলেও পারি না।' তাহার দাদা নিজের সম্বধ্ধে নিতান্তই টানাটানি করিয়া চালাইত, ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বলিয়া জানিত। তাহার দাদার সম্বধ্ধে রিসকের মনে যথেন্ট একটা লম্জা ছিল। শিশ্বেল হইতেই সে নিজেকে তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিয় শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রেয়্ব দিয়া আসিয়াছে।

এমন সময়ে বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জন দিয়া রসিকেরই বধ্ আনিবার জন্য যখন উৎসকে হইল তখন বংশীর মন আর ধৈর্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলম্ব তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো জন্মলা হইয়াছে, বরসম্জা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষ্ণাতের সম্মন্থে ম্গৃত্যিকার মতো কেবলই জাগিয়া আছে। তব্ যথেষ্ট দ্রতবেগে টাকা জমিতে চায় না। যত বেশি চেষ্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরও বেশি দ্রবতী বিলিয়া মনে হয়; বিশেষত মনের ইচ্ছার সঙ্গে শরীরটা সমান বেগে চলিতে চায় না, বারবার ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। পরিশ্রমের মান্রা দেহের শস্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।

যখন সমস্ত গ্রাম নিষ্কৃত, কেবল নিশা-নিশাচরীর চৌকিদারের মতো প্রহরে প্রহরে শ্যালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে, তখনও মিট্মিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এ দিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বণ্ডিত করিয়াছে। গায়ের শীতবক্তখানা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়াকির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়াই আনে। গত দ্বই বংশর হইতে প্রত্যেক শীতের সময়ই বংশী মনে করে, 'এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দি, আর একট্র হাতে টাকা জম্বক, আসছে বছরে যখন কাব্লিওয়ালা তাহার শীতবক্তের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বংসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে।' স্ববিধামত বংসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টে'কে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল, "তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না, তুমি আমার কাজে যোগ দাও।" রসিক কোনো জবাব না করিয়া মূখ বাঁকাইল। শরীরের অস্থে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল, সেরিসককে ভংশিনা করিল; কহিল, "বাপ-পিতামহের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তুমি বদি দিনরাত হো হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কী।"

কথাটা অসংগত নহে এবং ইহাকে কট্, ভিও বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল এতবড়ো অন্যায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহ্য করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড়ো একটা কিছু খাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীদহে মাছ ধরিতে বসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তঝ, ভাঙা উচু পাড়ির উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আমবাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি পত্তগ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রোদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল রসিক আজ গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে—গোপাল তাহার আশু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কে'চোগুলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল—রসিক তাহার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কখন তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সোরভী যখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে. এমন সময়ে রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল, "সৈরি, বড়ো ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাবার আনিয়া দিতে পারিস?" সোরভী খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মুড়িমুড়িক আনিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘের্যকল না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বংন দেখিল। স্বংন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরও বিকল হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্চয় মনে হইল বংশলোপের আশঙ্কায় তাহার বাপের প্রলোকেও ঘুম হইতেছে না।

পর্যাদন বংশী কিছ্ব জোর করিয়াই রাসককে কাজে বসাইয়া দিল। কেননা ইহা তো ব্যক্তিগত স্থেদ্ঃথের কথা নহে, এ যে বংশের প্রতি কর্তব্য। রাসক কাজে বাসল বটে, কিন্তু তাহাতে কাজের স্ক্রিধা হইল না: তাহার হাত আর চলেই না. পদে পদে স্বৃতা ছিণ্ডিয়া যায়, স্বৃতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল, ভালোর্প অভ্যাস নাই বালয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছ্বিদন গেলেই হাত দূরুত হইয়া যাইবে।

কিন্তু স্বভাবপট্ন রসিকের হাত দ্বরুত হইবার দরকার ছিল না বলিয়াই তাহার হাত দ্বরুত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অনুগতবর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যথন দেখিত সে নিতান্ত ভালোমানুষ্টির মতো তাহাদের বাপ-পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে তখন রসিকের মনে ভারি লঙ্জা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধ্র মুখ দিয়া খবর দিল যে, সৌরভীর সংগেই রিসকের বিবাহের সম্বন্ধ দিথার করা যাইতেছে। বংশী মনে করিয়াছিল এই স্থবরটায় নিশ্চয়ই রিসকের মন নরম হইবে। কিন্তু সের্প ফল তো দেখা গেল না। 'দাদা মনে করিয়াছেন সৌরভীর সংগা বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে!' সৌরভীর প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এর্মান পরিবর্তন হইল যে, সে বেচারা আঁচলের প্রান্তে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না—সমস্ত রকমসকম দেখিয়া কী জানি এই ছোটো শান্ত মেয়েটির ভারি কায়া পাইতে লাগিল। হার্মোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একট্র বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল, সে তো ঘ্রচিয়াই গেল— তার পর সর্বদাই রিসকের যে ফাইফরমাশ খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন র্রাসক এই গ্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাধানাথের মন্দির, নদী, খেরাঘাট, বিল, দিঘি, কামারপাড়া, ছ্বৃতারপাড়া, হাটবাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সব জায়গাতেই তাহার একটা একটা আন্ডা ছিল, যেদিন যেখানে খ্বিশ কখন-বা একলা কখন-বা দলবলে কিছ্ব-না-কিছ্ব লইয়া থাকিত। এই গ্রাম এবং থানাগড়ের বাব্দের বাড়ি ছাড়া জগতের আর যে কোনো অংশ তাহার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দ্র দ্র বহ্দরের জন্য তাহার চিত্ত ছট্ফট্ করিতে লাগিল। তাহার অবসর যথেন্ট ছিল— বংশী তাহাকে খ্ব বেশিক্ষণ কাজ করাইত না। কিন্তু ঐ একট্ক্ষণ কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্যন্ত তাহার ভালো লাগিল না।

0

এই সময়ে থানাগড়ের বাব্দের এক ছেলে এক বাইসিক্ল্ কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ন্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ডানা। কিল্তু কী চমংকার, কী স্বাধীনতা, কী আনন্দ! দ্রত্বের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন তীক্ষা স্দুদর্শনিচক্রের মতো অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মন্তের মতো মান্ধকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে। রামায়ণ-মহাভারতের সময় মান্ধে কখনও কখনও দেবতার অস্ত্র লইয়া যেমন ব্যবহার করিতে পাইত. এ যেন সেইরকম।

রসিকের মনে হইল এই বাইসিক্ল্ নহিলে তাহার জীবন ব্থা। দাম এমনই কী বেশি। এক-শ প'চিশ টাকা মাত্র! এই এক-শ প'চিশ টাকা দিয়া মান্য একটা ন্তন শান্ত লাভ করিতে পারে—ইহা তো সম্তা। বিষ্কুর গর্ডবাহন এবং স্থের অর্নসারথি তো স্ভিকতাকে কম ভোগ ভোগায় নাই, আর ইন্দের উচ্চৈঃশ্রবার জন্য সম্দুমন্থন করিতে হইয়াছিল— কিন্তু এই বাইসিক্ল্টি আপন প্থিবীজয়ী গতিবেগ স্তথ্ধ করিয়া কেবল এক-শ প'চিশ টাকার জন্যে দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর-কিছ্, চাহিবে না পণ করিয়াছিল কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে চাওয়াটার কিছ্, বেশ-পরিবর্তন করিয়া দিল। কহিল, "আমাকে এক-শ প'চিশ টাকা ধার দিতে হইবে।"

বংশীর কাছে রাসক কিছ্বাদন হইতে কোনো আবদার করে নাই, ইহাতে শরীরের অস্থের উপর আর-একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাত্রি পীড়া দিতেছিল। তাই রাসক তাহার কাছে দরবার উপাস্থিত করিবামাত্রই ম্হুতের জন্য বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, 'দ্র হোক গে ছাই, এমন করিয়া আর টানাটানি করা যায় না— দিয়া ফেলি।' কিল্ডু বংশ? সে যে একেবারেই ডোবে! এক-শ পাচিশ টাকা দিলে আর বাকি থাকে কী। ধার! রাসক এক-শ পাচিশ টাকা ধার শ্বিবে! তাই যদি সম্ভব হইত তবে তো বংশী নিশিচনত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মতো শক্ত করিয়া বলিল, "সে কি হয়. এক-শ প'চিশ টাকা আমি কোথায় পাইব।" রাসক বন্ধ্বদের কাছে বলিল, "এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না।" বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল, "এও তো মজা মন্দ নয়। পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে আবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না। এমন দায় তো আমাদের সাত প্র্র্যের মধ্যে কখনও ঘটে নাই।"

রসিক স্কুপন্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর লইল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমার অস্থ করিয়াছে। তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহার-বিহারে অস্থের অন্য কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একট্ব অভিমান করিয়া বিলল, 'থাক্, উহাকে আমি আর-কখনও কাজ করিতে বিলব না'—বিলয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরও বেশি কন্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাং তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতিদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচণ্ডল মাকুগ্র্লা ই দ্রব-বাহনের মতো সিশ্বিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতির ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দোড়াইতে লাগিল। এখন এক ম্বত্তি তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অস্থির হইয়া উঠে; এই সময়ে রসিক যদি তাহার সাহায্য করে তবে দ্বই বংসরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে, কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিপ্রম করিতে লাগিল।

রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন যথন সন্ধ্যার সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পাড়িতেছে, কেবলই কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃ্থা সময় কাটিতেছে, এমন সময় শ্রনিতে পাইল, সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হার্মেনিয়ম- যকে আবার লক্ষ্মা ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যথন কাজ করিতে করিতে রিসিকের এই হার্মোনিয়ম বাজনা শ্রনিলে গর্বে ও আনন্দে বংশীর মন প্রেলিকত হইয়া উঠিত, আজ একেবারেই সের্প হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙিনার কাছে আসিয়া দেখিল, একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রিসক বাজনা শ্রনাইতেছে। ইহাতে তাহার জররতণত ক্লান্ত দেহ আরও জর্বালয়া উঠিল। মর্থে তাহার যাহা আসিল তাহাই বালল। রিসক উদ্ধত হইয়া জবাব করিল, "তোমার অনে যদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি" ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, "আর মিথ্যা বড়াই করিয়া কাজ নাই, তোমার সামর্থ্য যতদ্র তের দেখিয়াছি! শ্র্ধ্ব বাব্দের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবি করিলেই তো হয় না।" বিলয়া সে চলিয়া গেল— আর তাঁতে বসিতে পারিল না; ঘরে মাদ্বরে গিয়া শ্রইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্মেনিয়ম বাজাইয়া চিন্তবিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী জনুটাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। থানাগড়ে যে সার্কাসের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে যতগর্বল গং জানে একে একে শ্নাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল— এমন সময় সংগীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্যরকম স্বর্ব আসিয়া পেণ্ডিছল।

আজ পর্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনও বাহির হয় নাই। নিজের বাক্যে সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর-একজন কে এই নিষ্ঠার কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতরো মুমান্তিক ভর্ণসনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সঞ্জয়ের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল—তাহাতে আর তাহার কোনো সূত্র্থ রহিল না। রসিক যে তাহার কত আদরের সামগ্রী, এই কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে তোলপাড করিতে লাগিল। যখন সে 'দাদা' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিত না, যখন তাহার দুরুত হস্ত হইতে তাঁতের সুতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল যখন তাহার দাদা হাত বাডাইবামাত্র সে অন্য-সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে তাহার ব্রকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দল্তহীন মুখের মধ্যে প্ররিবার চেণ্টা করিত, সে-সমুস্তই স্কুস্পণ্ট মনে পডিয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বার-কয়েক কর্মণকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার জবর नरेशारे त्र উठिन। शिशा प्रियन, त्रारे रात्मानिशमणे भारम भीखरा आर्ष्ट, অন্ধকারে দাওয়ায় রসিক চপ করিয়া একলা বসিয়া। তথন বংশী কোমর হইতে সাপের মতো সরু লম্বা এক থাল খুলিয়া ফেলিল: রুম্প্রায়কপ্ঠে কহিল, "এই নে ভাই— আমার এ টাকা সমুস্ত তোরই জনা। তোরই বউ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না, ভাই আমার, গোপাল আমার— আমার সে শক্তি নাই— তুই চাকার গাড়ি কিনিস, তোর যা খর্মি তাই করিস।" রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোরস্বরে কহিল. "চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বউ আনিতে হয়, আমার নিজের টাকায় করিব— তোমার ও টাকা আমি ছুইব না।" বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া

ছ্বিটিয়া চলিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না— কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

8

রসিকের ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিমান করিয়া দ্রে দ্রে থাকে। রিসিকের সামনে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে যায়, আগেকার মতো তাহাকে ডাকাডাকি করে না। আর, সৌরভীর তো কথাই নাই। রিসিকদাদার সঙ্গে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মতো আড়ি— অথচ সে যে এতবড়ো একটা ভয়ংকর আড়ি করিয়াছে সেটা রসিককে স্পণ্ট করিয়া জানাইবার স্থোগ না পাইয়া আপনার মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই তাহার দুই চোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রাসক মধ্যাহে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মলিয়া দিল, তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না; দুইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রাসিক কহিল, "গোপাল, আমার হামে"নিয়মটি নিবি?"

হামেনিয়ম! এতবড়ো দান! কলির সংসারে এও কি কখনও সম্ভব! কিন্তু যে জিনিসটা তাহার ভালো লাগে, বাধা না পাইলে সেটা অসংকোচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। অতএব হামেনিয়মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল, বলিয়া রাখিল, "ফিরিয়া চাহিলে আর কিন্তু পাইবে না।"

গোপালকে যখন রিসক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চয় জানিয়াছিল সে ডাক অন্তত আরও একজনের কানে গিয়া পেশছিয়াছে। কিন্তু বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রিসক গোপালকে বলিল, "সৈরি কোথায় আছে একবার ডাকিয়া আনু তো।"

গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "সৈরি বলিল তাহাকে এখন বড়ি শ্কাইতে দিতে হইবে, তাহার সময় নাই।" রিসক মনে মনে হাসিয়া কহিল, 'চল্ দেখি সে কোথায় বড়ি শ্কাইতেছে।' রিসক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কোথাও বড়ির নামগন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর-কোথাও ল্কাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রিসক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেণ্টা করিয়া বলিল, "রাগ করেছিস সৈরি?" সে আঁকিয়া বাঁকিয়া রিসকের চেণ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিল।

একদা রসিক আপন খেয়ালে নানা রঙের স্বৃতা মিলাইয়া নানা চিত্রবিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা সেলাই করিত তাহার কতকগ্বলা বাঁধা নকশা ছিল— কিল্তু রসিকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যথন এই সেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তথন সোরভী আশ্চর্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত— সে মনে করিত, জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য কাঁথা আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। প্রায় যথন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রসিকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিল না। ইহাতে সোরভী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল— এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রসিককে কতবার যে কত সান্বায় অন্বরোধ

করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দ্বই-তিন বসিলেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু রসিকের যাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রসিক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

র্রাসক বলিল, "সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি, একবার দেখবি না?"

অনেক কন্টে সৌরভীর মুখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফোলল। তখন যে তাহার দুই কপোল বাহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল সে দেখাইবে কেমন করিয়া।

সোরভীর সংগ তাহার প্রের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেণ্ট সময় লাগিল। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি যথন এতদ্রে অগ্রসর হইল যে সৌরভীরিসিককে পান আনিয়া দিল তখন রসিক সেই কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটা আঙিনার উপর মেলিয়া দিল—সৌরভীর হদয়িট বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যখন রসিক বিলল, "সৈরি, এ কাঁথা তোর জনয়ই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তোকেই দিলাম," তখন এতবড়ো অভাবনীয় দান কোনোমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। প্রথিবীতে সৌরভী কোনো দুর্লভ জিনিস দাবি করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খ্র ধমক দিল। মানুষের মনস্তত্ত্বের স্ক্রেতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না; সে মনে করিল, লোভনীয় জিনিস লইতে লঙ্জা একটা নিরবাচ্ছেয় কপটতামার। গোপাল ব্যর্থ কালব্যয় নিবারণের জন্য নিজেই কাঁথাটা ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বিচ্ছেদ মিটমাট হইয়া গেল। এখন হইতে আবার প্রেতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধ্বের ইতিহাসের দৈনিক অনুবৃত্তি চলিতে থাকিবে, দুর্টি বালকবালিকার মন এই আশায় উৎফল্ল হইয়া উঠিল।

সৈদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলেমেয়ের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতোই ভাব করিয়া লইল— কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রোঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায় সে আসিয়া যখন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কী রান্না হইবে"— বংশী তখন বিছানায় শ্রইয়া। সে বলিল, "আমার শরীর ভালো নাই, আজ আমি কিছ্ন খাইব না— রসিককে ভাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়া।" দ্বীলোকটি বলিল, রসিক তাহাকে বলিয়াছে, সে আজ বাড়িতে খাইবে না— অন্ত বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে। শ্রনিয়া বংশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টায় মাথা পর্যন্ত মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শ্রইল।

রিসক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িয়া সার্কাসের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল সেদিন এর্মান করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি; আকাশে আধর্খান চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট ছিল। হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে— কেবল যাহাদের দ্রে পাড়ায় বাড়ি, এখনও তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশ্না গোর্র গাড়িতে গাড়োয়ান র্যাপার মর্ড় দিয়া নিদ্রামণ্ন; গোর্ল্ল দর্টি আপন মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়জন্বলানো ধোঁয়া বায়্হীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া সতরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবন্ধ হইয়া আছে। রিসক যখন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পেশছিল, যখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগর্লার নীলিমাও আর দেখা যায় না, তখন র্রাসকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তখনও ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না, কিন্তু তখনও তাহার

হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। 'উপার্জন করি না অথচ দাদার অয় থাই', যেমন করিয়। হউক এ লাঞ্ছনা না মনুছিয়া, নিজের টাকায় কেনা বাইসিক্লে না চড়িয়া আজন্ম-কালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না— রহিল এখানকার চন্দনীদহের ঘাট, এখানকার সনুখসাগর দিঘি, এখানকার ফাল্যন মাসে সরষে খেতের গন্ধ, চৈত্র মাসে আমবাগানে মৌমাছির গা্ঞ্জনধনিন; রহিল এখানকার বন্ধন্ম, এখানকার আমোদ-উৎসব— এখন সন্মনুখে অপরিচিত প্রথিবী, অনাত্মীয় সংসার এবং ললাটে অদ্দেটর লিখন।

Œ

রিসক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অস্ক্রবিধা দেখিয়াছিল; তাহার মনে হইত. আর-সকল কাজই ইহার চেয়ে ভালো। সে মনে করিয়াছিল, একবার তাহার সংকীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা. কোনো কণ্ট, কোনো দীর্ঘকালবায় আছে, তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্রের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদ্রে— যেমন মনে হয়, আধ ঘণ্টার পথ পার হইলেই ব্রিঝ তাহার শিখরে গিয়া পেণছিতে পারা যায়— তাহার গ্রামের বেণ্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইছ্রার দ্রলভি সার্থকিতাকে রিসকের তেমনই সহজগয় এবং অত্যন্ত নিকটবতী বলিয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে রিসক কাহাকেও তাহার কোনো খবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে এই তাহার পণ রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে: কিন্ত যেখানে গরজের কাজ সেখানে দয়ামায়া নাই। বেগারের কাজে নিজের ইচ্ছা নামক পদার্থটাকে খবে করিয়া দৌড করানো যায়. সেই ইচ্ছার জোরেই সে কাজে এমন অভাবনীয় নৈপূল্য জাগিয়া উঠিয়া মনকে এত উৎসাহিত করিয়া তোলে: কিন্তু বেতনের কাজে এই ইচ্ছা একটা বাধা: এই কাজের তরণীতে অনিশ্চিত ইচ্ছার হাওয়া লাগাইবার জন্য পালের কোনো বন্দোবস্ত নাই, দিনরাত কেবল মজ্বরের মতো দাঁড টানা এবং লাগি ঠেলা। যখন দর্শকের মতো দেখিয়াছিল তখন রাসক মনে করিয়াছিল, সার্কাসে ভারি মজা। কিন্তু ভিতরে যখন প্রবেশ করিল মজা তখন সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে। ষাহা আমোদের জিনিস যখন তাহা আমোদ দেয় না, যখন তাহার প্রতিদিনের প্রনরাব্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চার না. তখন তাহার মতো অর,চিকর জিনিস আর-কিছুই হইতে পারে না। এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবন্ধ হইয়া রসিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একাশ্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাডির স্বন্দ দেখে। রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া অম্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে, সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে: মহত কাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে, দাদা কাছে নাই। বাড়িতে থাকিতে এক-একদিন শীতের রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করিত, দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্রবন্দোর উপরে নিজের কাপডখানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে: এখানে পোষের রাত্রে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীত শীত করে তথন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে যেন অপেক্ষা

করিতে থাকে— দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে, দাদা কাছে নাই এবং সেইসঙ্গে ইহাও মনে হয় য়ে, এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাত্রে শ্নাশযার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শান্তি নাই। তথনই সেই অর্ধরাত্রে সে মনে করে, কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিয়া আবার সে শক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে; মনে মনে আপনাকে বারবার করিয়া জপাইতে থাকে য়ে, 'আমি পণের টাকা ভরতি করিয়া বাইসিক্লে চড়িয়া বাড়ি ফিরিব তবে আমি পর্রুষমান্য, তবে আমার নাম রসিক।'

একদিন দলের কর্তা তাহাকে তাঁতি বলিয়া বিশ্রী করিয়া গালি দিল। সেইদিন রিসক তাহার সামান্য কয়েকটি কাপড়, ঘটি ও থালাবাটি, নিজের য়ে-কিছ্ম ঋণ ছিল তাহার পরিবর্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিস্তহস্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্তাদন কিছ্ম খাওয়া হয় নাই। সম্প্রার সময় য়খন নদীর ধারে দেখিল গোর্ম্বলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্ষার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল, প্রথিবী ষথার্থ এই পশ্মপক্ষীদের মা—নিজের হাতে তাহাদের ম্বেথ আহারের গ্রাস তুলিয়া দেন— আর মান্ম বর্মিথ তাঁর কোন্ সতিনের ছেলে. তাই চারি দিকে এতবড়ো মাঠ ধ্ম ধ্ম করিতেছে, কোথাও রাসকের জন্য একম্মিত অমা নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রাসক অজ্ঞাল ভরিয়া খ্র খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির ক্ষম্বা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো চেন্টা নাই, ঘর নাই তব্মরের অভাব নাই, সম্মাথে অন্থকার রাত্রি আসিতেছে তব্ম সে নির্দ্বেগে নির্দ্দেশের অভিমা্থে ছুটিয়া চলিয়াছে— এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রাসক একদ্ন্টে জলের স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল— বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল, দ্বর্বহ মানবজন্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিন্ত জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শান্তি।

এমন সময় একজন তর্ণ য্বক মাথা হইতে একটা বদতা নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া কোঁচার প্রাণ্ড হইতে চিড়া খ্লিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছ্ব ন্তন রকমের ঠেকিল। পায়ে জবতা নাই, ধ্বিতর উপর একটা জামা, মাথায় পাগড়ি পরা—দেখিবামাচ দপ্ত মনে হয়, ভদ্রলোকের ছেলে—কিন্তু মনুটেমজ্বরের মতো কেন যে সে এমন করিয়া বদতা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে ব্বিশতে পারিল না। দ্ইজনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খ্লিয়াছে তাহারই জন্য দেশি কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম স্ববাধ, জাতিতে ব্রাহমণ। তাহার কোনো সংকোচ নাই, বাধা নাই—সমস্তদিন হাটে ঘ্রিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বর্ণেধ রসিকের ভারি একটা লজ্জা বোধ হইল। শুনুধু তাই নয়, তাহার মনে হইল, যেন মৃত্তির পাইলাম। এমন করিয়া খালি পায়ে মজনুরের মতো যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনযান্তার ক্ষেত্র এক মৃহুতে তাহার সম্মৃথে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, আজ তো আমার উপবাস করিবার কোনো দরকারই ছিল না— আমি তো ইচ্ছা করিলেই মোট বহিতে পারিতাম।

স্ববোধ যখন মোট মাথায় লইতে গেল র্রাসক বাধা দিয়া বলিল, "মোট আমি

বহিব।" স্ববোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল, "আমি তাঁতির ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতার লইয়া যান।" 'আমি তাঁতি' আগে হইলে রসিক এ কথা কখনোই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না— তাহার বাধা কাটিয়া গেছে।

স্ববোধ তো লাফাইয়া উঠিল—বলিল, "তুমি তাঁতি! আমি তো তাঁতি খুজিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে যে, কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।"

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এতদিন পরে বাসা-খরচ বাদে সে সামান্য কিছন জমাইতে পারিল, কিন্তু বাইসিক্ল্-চক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আর বধ্রে বরমাল্যের তো কথাই নাই। ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাং জনুলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাং নিবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কমিটির বাবনুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমংকার হয়, কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গণ্ডগোল বাধে। তাঁহারা নানা দিগ্দেশ হইতে নানা প্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপর্প জঞ্জাল ব্নিয়া তুলিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহ্য হয় না। ঘরে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের সামনে সে কেবলই আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি তুচ্ছ খুটিনাটিও উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনের সামনে দেখা দিয়া যাইতেছে। প্রোহিতের আধপাগলা ছেলেটা: তাহাদের প্রতিবেশীর কপিলবর্ণের বাছ্রটা: নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা তালগাছকে শিকড় দিয়া আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অশথগাছ দুই কুস্তিগির পালোয়ানের মতো প্যাঁচ ক্ষিয়া দাঁড়াইয়া আছে. তাহারই তলায় একটা অনেকদিনের পরিত্যক্ত ভিটা: তাহাদের বিলের তিন দিকে আমন ধান, এক পাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছধরা জাল বাঁধিবার জন্য বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহারই উপরে একটি মাছরাঙা চুপ করিয়া বসিয়া; কৈবর্ত-পাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে মাঠ পার হইয়া কীর্তনের শব্দ আসিতেছে: ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাপ্রকার মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছায়াময় পথে স্তব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে; আর তারই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্ধার দল, সেই চণ্ডল গোপাল, সেই আঁচলের-খুটে-পান-বাঁধা বড়ো-বড়ো-স্নিণ্ধ-চোথ-মেলা সৌরভী; এই-সমস্ত স্মৃতি ছবিতে গণ্ডে শব্দে স্নেহে প্রীতিতে বেদনায় তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রসিকের যে নানাপ্রকার কার্নেপ্রণ্য প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই: এখানকার দোকান-বাজারের কলের তৈরি জিনিস হাতের চেষ্টাকে লঙ্জা দিয়া নিরুত করে। তাঁতের ইস্কলে কাজ কাজের বিভূম্বনামাত্র, তাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের দীপশিখা তাহার চিত্তকে পতভেগর মতো মরণের পথে টানিয়াছিল— কেবল টাকা জমাইবার কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সমস্ত প্রথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুন্ধ। এইজনাই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মুহুর্তে তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইম্কুলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিন্তু আজ যখন সে আশা আর টে'কে না যখন তাহার দুই মাসের বেতনই সে

আদায় করিতে পারিল না, তখন সে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন হইল। সমস্ত লঙ্জা স্বীকার করিয়া, মাথা হেণ্ট করিয়া, এই এক বংসর প্রবাসবাসের বৃহৎ ব্যর্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবলই তাগিদ আসিতে লাগিল।

যখন মনটা অত্যন্ত ষাই-যাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খ্ব ধ্ম করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধ্যাবেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল। সেইদিন রাবে রিসক স্বন্দ দেখিল, তাহার মাথায় টোপর, গায়ে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা 'তোর বর আসিয়াছে', বলিয়া সোরভীকে খেপাইতেছে, সোরভী বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে— রিসক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছ্বটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেবলই বাঁশের কণিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, ডালে তাহার টোপর আটকায়, কোনোমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না। জাগিয়া উঠিয়া রিসকের মনের মধ্যে ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বধ্ তাহার জন্য ঠিক করা আছে অথচ সেই বধ্কে ঘরে আনিবার য়োগ্যতা তাহার নাই এইটেই তাহার কাপ্রেষ্তার সব-চেয়ে চ্ডান্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল। না—এতবড়ো দীনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

હ

অনাবৃণ্টি রখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেঘের আর দেখা নাই, যাদ-বা মেঘ দেখা দেয় বৃণ্টি পড়ে না, যাদ-বা বৃণ্টি পড়ে তাহাতে মাটি ভেজে না; কিন্তু বৃণ্টি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেমনি মেঘ দেখা দেয় অমনি দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে প্রিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে। রসিকের ভাগে। হঠাৎ সেইরকমটা ঘটিল।

জানকী নন্দী মদত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কী একটা খবর পাইল; তাঁতের ইস্কুলের সামনে তাহার জ্বড়ি আসিয়া থামিল, তাঁতের ইস্কুলের মাস্টারের সঙ্গে তাহার দ্বই-চারটে কথা হইল এবং তাহার প্রদিনেই র্যাসক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দীবাব্দের মদত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নন্দীবাবনুদের বিলাতের সংশ্য কমিশন এজেন্সির মন্ত কারবার—সেই কারবারে কেন যে জানকীবাব অ্যাচিতভাবে রিসককে একটা নিতানত সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রিসক বর্নিতেই পারিল না। সেরকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবার দরকারই হয় না, এবং যদি—বা লোক জোটে তাহার তো এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূল্য কত এতদিনে রিসক তাহা বর্নিয়া লইয়াছে, অতএব জানকীবাব যথন তাহাকে ঘরে রাখিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন তখন রিসক তাহার এত আদরের মূল কারণ সন্দ্র আকাশের গ্রহনক্ষর ছাড়া আর-কোথাও খাজিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহার শন্ভগ্রহটি অত্যন্ত দরে ছিল না। তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা আবশ্যক।

একদিন জানকীবাব্রে অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কণ্ট করিয়া কলেজে পাড়িতেন তখন তাঁহার সতীর্থ হরমোহন বস, ছিলেন তাঁহার পরম বন্ধ। হর- মোহন ব্রাহ্মসমাজের লোক। এই কমিশন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক বাণিজ্য— তাঁহাদের একজন মুর্নুন্ব ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে এই কাজে জ্বাড়িয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃম্ব বন্ধ্ব জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইয়াছিলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থায় ন্তন যৌবনে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমান্র কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভাগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড়ো বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তন্তুবায়সমাজে যখন তাঁহার ভাগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সংকট হইতে উম্ধার করিয়া এই মেরেটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে— তাঁহার ভাগনীও মারা গেছে। ব্যবসার্য়টিও প্রায় সম্পূর্ণ জানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাহার তেতালা বাড়ি হইল, চিরকালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি স্বয়োরানীর মতো তাঁহার বক্ষের পাশেব টিকটিক করিতে লাগিল।

এইর পে তাঁহার তহবিল যতই স্ফীত হইয়া উঠিল, অলপবয়সের অকিণ্ডন অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতান্ত ছেলেমান মি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনোমতে পারিবারিক পূর্ব-ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিল প্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁহার রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁহার জেদ। টাকার লোভ দেখাইয়া দ্রই-একটি পাত্রকে রাজি করিয়াছিলেন, কিন্তু যখনই তাহাদের আত্মীয়েরা খবর পাইল তখনই তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। শিক্ষিত সংপাত্র না হইলেও তাঁহার চলে—কন্যার চিরজীবনের স্বখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎস্কুক হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে তিনি তাঁতের ইম্কুলের মাস্টারের খবর পাইলেন। সে থানাগড়ের বসাক-বংশের ছেলে— তাহার পূর্বপ্রেষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে— এখন তাহাদের অবস্থা হীন, কিন্তু কুলে তাহারা তাঁহাদের চেয়ে বড়ো।

দ্রে হইতে দেখিয়া গৃহিণীর ছেলেটিকে পছন্দ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির পড়াশ্বনা কিরকম।" জানকীবাব্ব বলিলেন, "সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশ্বনা বেশি, তাহাকে হিন্দ্রমানিতে আঁটিয়া ওঠা শস্ত।" গৃহিণী প্রশন করিলেন, "টাকাকিড়ি?" জানকীবাব্ব বলিলেন, "যথেণ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।" গৃহিণী কহিলেন, "আত্মীয়স্বজনদের তো ডাকিতে হইবে।" জানকীবাব্ব কহিলেন, "প্রের্ব অনেকবার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আত্মীয়স্বজনেরা দ্রুতবেগে ছ্বটিয়া আসিয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি আগে বিবাহ দিব, আত্মীয়স্বজনদের সংগ্রা মিন্টালাপ পরে সময়মত করা যাইবে।"

রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার প্রামে ফিরিবার কথা চিল্তা করিতেছে—এবং হঠাং অভাবনীয়র্পে অতি সম্বর টাকা জমাইবার কী উপায় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো ক্লিকিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হা করিতে সে আর এক মুহুর্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না।

জানকীবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও?" রসিক কহিল, "না, তাহার কোনো দরকার নাই।" সমস্ত কাজ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমংকৃত করিয়া দিবে, অকর্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কিরকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো এন্টি থাকিবে না।

শ্বভলশেন বিবাহ হইয়া গেল। অন্যান্য সকলপ্রকার দানসামগ্রীর আগে রসিক

এकটা বাইসিক্ল দাবি করিল।

## 9

তখন মাঘের শেষ। সরষে এবং তিসির ফুলে খেত ভরিয়া আছে। আথের গ্রুড় জনাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্থে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে গোলা-ভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের প্রাণগণে খড়ের গাদা স্তুপাকার হইয়া রহিয়াছে। ওপারে নদীর চরে বাথানে রাখালেরা গোর্মাহষের দল লইয়া কুটির বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—নদীর জল কমিয়া গিয়া লোকেরা কাপড় গুটেইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রসিক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধন্তি পরিয়াছে; শার্টের উপরে বোতাম-খোলা কালো বনাতের কোট, পায়ে রঙিন ফ্রলমোজা ও চক্চকে কালো চামড়ার শোখিন বিলাতি জন্তা। ডিস্ট্রিক্ট্র বোর্ডের পাকা রাস্তা বাহিয়া দ্র্তবেগে সে বাইসিক্ল্ চালাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাস্তায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা অন্য লোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেদের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক মনুহাতেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সোরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল—ছেলেরা সেই দিকে ছন্টিয়া চে'চাইতে লাগিল, "সোরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" শোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছন্টিয়া বাহির হইয়া আসিবার প্রেই বাইসিক্লা রসিকদের বাডির সামনে আসিয়া থামিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঘর অন্ধকার, বাহিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিতাক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কালা উঠিতেছে— কেহ নাই, কেহ নাই। এক নিমেষেই রসিকের ব্বকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পন্ট হইয়া উঠিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল; বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শ্বনাইয়া গেল, কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দ্রের মন্দিরে সন্ধ্যারতির যে কাঁসরঘণ্টা বাজিতেছিল, তাহা যেন কোন্ একটি গতজীবনের পরপ্রান্ত হইতে স্বগভীর একটা বিদায়ের বার্তা বহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পেশছিতে লাগিল। সামনে যাহা-কিছ্ব দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাঘর, এই র্ব্দ কপাট, এই জিগরগাছের বেড়া, এই হেলিয়া-পড়া খেজ্বরগাছ— সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমার, কিছ্বই যেন সত্যানহে।

গোপাল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রিসক পাংশ্বেম্থে গোপালের ম্থের দিকে চাহিল, গোপাল কিছন না বলিয়া চোখ নিচু করিল। রিসক বলিয়া উঠিল, "ব্বেকছি, ব্বেছে—দাদা নাই!" অমনি সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিয়া পড়িল। গোপাল তাহার পাশে বসিয়া কহিল, "ভাই রসিকদাদা, চলো আমাদের বাড়ি চলো।" রসিক তাহার দুই হাত ছড়াইয়া দিয়া সেই দরজার সামনে উপত্ত হইয়া মাটিতে ল্টাইয়া পড়িল। দাদা! দাদা! দাদা! যে দাদা তাহার পায়ের শব্দাট পাইলে আপনিই ছুটিয়া আসিত কোথাও তাহার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া রসিককে বাড়িতে লইয়া আসিল। রসিক সেখানে প্রবেশ করিয়াই মৃহুত্ কালের জন্য দেখিতে পাইল, সোরভী সেই তাহার চিত্রিত কাঁথায় মোড়া কী একটা জিনিস অতি যত্নে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান দিয়া রাখিতেছে। প্রাণগণে লোকসমাগমের শব্দ পাইবামাত্রই সেছ্নিটায়া ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রসিক কাছে আসিয়াই ব্রিকতে পারিল, এই কাঁথায় মোড়া পদার্থটি একটি ন্তন বাইসিক্ল্। তৎক্ষণাং তাহার অর্থ ব্রিকতে আর বিলম্ব হইল না। একটা ব্কফাটা কারা বক্ষ ঠেলিয়া তাহার কপ্ঠের কাছে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোথের জলের সমস্ত রাস্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাহি অবিশ্রাম থাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্ল্ কিনিবার টাকা সঞ্জয় করিয়াছিল। তাহার এক মৃহ্ত আরকানো চিন্তা ছিল না। ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছ্রটিয়া গম্যান্থানে পেণছিয়াই পড়িয়া মরিয়া য়য়, তেমনি যেদিন পণের টাকা প্রণ করিয়া বংশী বাইসিক্ল্টি ভি.পি. ভাকে পাইল সেইদিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল; গোপালের পিতাকে ভাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বিলল, "আর-একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিয়ো—এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম, আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বিলয়ো—দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তথ্ন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বিলয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে।"

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শপথ করিয়া রিসক চলিয়া গিয়াছিল—বিধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শ্রনিয়াছিলেন। আজ যথন রিসক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বিসয়া আছে—কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে র্ম্থ। তাহার দাদা যে তাঁতে আপনার জীবনটি ব্রনিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে, রিসকের ভারি ইচ্ছা করিল সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে. কিন্তু হায়, কলিকাতা শহরে টাকার হাড়কাঠে চিরকালের মতো সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।

পোৰ ১৩১৮

## হালদারগোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমের গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগর্লিও কেহই মন্দ নহে, কিন্তু তব্তুও গোল বাধিল।

কেননা, সংগত কারণেই যদি মান্বের সব-কিছ্র ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মতো হইত, একট্র সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মর্ছয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু, মান্বের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে; গণিতশান্দ্রে তাঁহার পাণিডতা আছে কিনা জানি না, কিন্তু অন্বাগ নাই; মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশন্ধ অন্করলটি উন্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসংগতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লন্ডভন্ড করিয়া দেয়। ইহাতেই নাটালীলা জমিয়া উঠে, সংসারের দুই ক্ল ছাপাইয়া হাসিকাল্লার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল— যেখানে পদ্মবন সেখানে মত্তহুতী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজের একটা বিপরীত রক্ষের মাখামাখি হইয়া গেল; তা না হইলে এ গল্পটির স্মৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মান্স যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালোই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধান্ধা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমান্নি চাল। যে-সমাজ তাঁহার সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। স্তরাং সমাজের হাত-পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংশ্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপ্লল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধ্রব হইয়া বিরাজ্ঞ করেন।

প্রায় দেখা যায়, এইপ্রকার লোকেরা বিনাচেন্টায় আপনার কাছে অন্তত দুটিএকটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুন্বকের মতো টানিয়া আনেন। তাহার কারণ
আর কিছ্ব নয়, প্থিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম।
তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্মই এমন অক্ষম মান্বকে চায় যে-লোক
নিজের ভার যোলো-আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ
সেবকেরা নিজের কাজে কোনো স্বথ পায় না, কিন্তু আর-একজনকে নিশ্চিন্ত করা,
তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকলপ্রকার সংকট হইতে বাঁচাইয়া চলা,
লোকসমাজে তাহার সম্মানবৃদ্ধি করা, ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা
যেন একপ্রকারের প্রবৃষ মা: তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরটি আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের

একমাত্র লক্ষ্য বাব্র দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাব্র নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনট্রকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল বর্নিঝ তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গ্রন্ডগর্নাড়র নলটা হয়তো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু, এই সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভৃত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর-একটি অন্টর নীলকণ্ঠ। বিষয়-রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাব্র প্রসাদপরিপ্র্ট রামচরণটি দিব্য স্কৃচিক্রণ, কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অস্থিকঙ্কালের উপর কোনো প্রকার আর্ নাই বিলিলেই হয়। বাব্র ঐশ্বর্যভান্ডারের দ্বারে সে ম্তিমান দ্বভিক্ষের মতো পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের কিন্তু তাহার মমতাটা সন্প্রণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেকদিন হইতে বাধিয়াছে।
মনে করো, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়োবউয়ের জন্য একটা নতন
গহনা গড়াইবার হৃকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, টাকাটা বাহির করিয়া
লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিসটা ফরমাশ করে। কিন্তু, সে হইবার জো নাই।
খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল
এই, গহনা হইল বটে, কিন্তু কাহারও মনের মতো হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয়
বিশ্বাস হইল, স্যাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রর
অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই শ্রনিয়া আসিয়াছে য়ে,
নীলকণ্ঠ অন্যকে যে পরিমাণে বণিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক
পরিমাণে সণিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দৃই পক্ষে এই-যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ-দশ টাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বৃদ্ধির অভাব নাই— এ কথা তাহার পক্ষে বৃঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো-না-কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সভাবনা। কিন্তু, মনিবের ধন সন্বদ্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়্ব আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হ্নুকুম পাইলেও কিছুবেটই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এদিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায় খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায় ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্তমান। বনোয়ারির স্থাী কিরণলেখার সোন্দর্য সম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে মতটি বনোয়ারির, বর্তমান প্রসঙ্গে একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তুত স্থার প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ, তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেথার বয়স বতই হউক চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমান্বটি। বাড়ির বড়োবউরের যেমনতর গিলিবাল্লি ধরনের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহার একেবারেই নহে। সবসম্প জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণ্ম বলিয়া ডাকিত। যথন তাহাতেও কুলাইত

না তথন বলিত প্রমাণ্। রসায়নশাস্তে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণুপ্রমাণ্যুলির শক্তি বড়ো কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব, যেন তাহার বিশেষ কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি, অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপৃত; নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জন তপস্যা আছে তাহারে তাহার তেমন প্রয়োজন-বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্বাটি কেমন করিয়া খুশি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্বা যেখানে নিজের মুখে ফরমাশ করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছুনা-নিকছু খব্ করা সম্ভব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দর-ক্ষাকিষ্ব চলে না। এমন স্থলে অ্যাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতথানি খুশি হইল তাহা ভালো করিয়া বুনঝবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশন করিলে সে বলে—বেশ। ভালো। কিল্তু, বনোয়ারির মনের খটকা কিছ্মতেই মেটে না; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়তো পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈষং ভংসনা করিয়া বলে, "তোমার ঐ স্বভাব! কেন এমন খুঃখুঃ করছ। কেন, এ তো বেশ হয়েছে।"

বনোয়ারি পাঠ্যপ্রত্তেক পড়িয়াছে—সন্তোষগ্র্ণটি মান্যের মহৎ গ্র্ণ। কিন্তু, স্থার স্বভাবে এই মহৎ গ্র্ণটি তাহাকে পাঁড়া দেয়। তাহার স্থাী তো তাহাকে কেবলমার সন্তুণ্ট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্থাকৈ অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্থাীকে তো বিশেষ কোনো চেণ্টা করিতে হয় না—যোবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপর্ণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে; কিন্তু প্রক্রের তো এমন সহজ স্ব্যোগ নয়; পোর্যের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছ্র-একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে প্রক্রের ভালোবাসা স্লান হইয়া থাকে। আর-কিছ্র না-ও র্যাদ থাকে, ধন্যে একটা শক্তির নিদর্শন, ময়্রের প্রেছর মতো স্থার কাছে সেই ধনের সম্বত্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সাম্থান গায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাটালীলার এই আয়োজনটাতে বারম্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়োবাব্র, তব্র কিছ্রতে তাহার কর্তৃত্ব নাই, কর্তার প্রপ্রয় পাইয়া ভূত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে, ইহাতে বনোয়ারির যে অস্ক্রবিধা ও অপমান সেটা আর-কিছ্রর জন্য তত নহে যতটা পঞ্চশরের ত্রেণ মনের মতো শর জোগাইবার অক্ষমতাবশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু, যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রিঙন পেয়ালায় তখন এ সংধারস এমন করিয়া আপনা-আপনি ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খ্ব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের ভূষারসংঘাতের মতো; তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নয়্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি—কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভটকবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎশারাকে, দক্ষিণা হাওয়ায় সেগ্রিল বড়ো কাজে লাগে। স্বিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগ্রিলর অলংকারবাহ্বাকে খর্ব করিতে পারে না। অতিশয়োদ্ভি যতই অতিশয় হউক, কোনো খাতাণি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনায় কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাঞান্তা গ্রেজরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু, এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোটো ভাই বংশীলাল যখন ছোটো ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্থাকৈ সে যে ভালোবাসে তাহার সঙ্গে এই জিনিসটিও জড়িত, এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তর্চ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রিশ্মরেখাট্কুর মতোই ছোটো, ছোটো বিলয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্থাকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ; তাহা এককে বহু করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানারকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু, কেবলমাত্র সংস্কৃত শেলাক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই শথ কোনো-মতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি প্রের্যোচিত প্রভূশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্য-বান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সল্তান তাহার মানমর্যাদা, তাহার সন্ন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা যোবন— সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইয়া উঠিল।

স্বখদা মধ্য কৈবর্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অশ্তঃপ্ররে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জ,ডিয়া দিল। ব্যাপারটা এই--বছর কয়েক পূর্বে নদীতে বেড়জাল ফেলিবার আয়োজন-উপলক্ষ্যে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া একযোগে খং লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভালোমতো মাছ পাডলে স্বদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অস্কবিধা ঘটে না: এইজন্য উচ্চ স্কুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বংসর তেমন মাছ পড়িল না এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বংসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে, জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জেলে ভিন্ন এলৈকার, তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না : কিন্তু, মধ্র কৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন श्टेशाष्ट्र कित्रालत भागनिष्त्र काष्ट्र शिशा कारना कल नारे जारा नकालरे जाता; কেননা নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়ট্বকু কাটিতে পারে, এ কথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধ্যু কৈবর্ত তাহার দ্বীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আস্ফালন কর্ক, কিরণ নিশ্চয় জানে যে, নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এইজন্য কিরণ সন্থদাকে বার বার করিয়া ব্লাইবার চেণ্টা করিয়া বলিল, "বাছা, কী করব বলো। জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্তা আছেন, মধ্বকে বলো, তাঁকে গিয়ে ধর্ক।"

সৈ চেষ্টা তো প্রেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকপ্রের 'পরেই অর্পণ করেন, কখনোই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রাথার বিপদ আরো বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহার কাছে আপীল করিতে চায় তাহা হইলে কর্তা রাগিয়া আগ্লন হইয়া উঠেন— বিষয়কর্মের বিরক্তিই যদি তাহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সূখ কী।

স্থদা যখন কিরণের কাছে কালাকাটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শ্লনিল। কিরণ কর্ণকণ্ঠে যে বার বার করিয়া বলিতেছিল যে, তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম, সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মতো বিধিল।

সেদিন মাঘীপ্রণিমা ফাল্প্নের আরক্তে আসিয়া পড়িয়ছে। দিনের বেলাকার গ্রুমট ভাঙিয়া সন্ধাবেলায় হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া আঁহথর; বারবার এক স্বরের আঘাতে সে কোথাকার কোন্ উদাসীন্যকে বিচলিত করিবার চেণ্টা করিতেছে। আর, আকাশে ফ্লুলগন্ধের মেলা বিসয়াছে, যেন ঠেলাঠেলি ভিড়; জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপ্ররের বাগান হইতে ম্টুকুন্দফ্বলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লট্কানের রঙ-করা একখানি শাড়ি এবং খোঁপায় বেলফ্বলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম-অন্সারে সেদিন বনোয়ারির জন্যও ফাল্গ্রন-ঋতুযাপনের উপয়োগী একখানি লট্কানে-রঙিন চাদর ও বেলফ্বলের গড়েমালা প্রস্তুত। রাতির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তব্ব বনোয়ারির দেখা নাই। যোবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছ্বতেই র্ভিল না। প্রেমের বৈকুপ্টলোকে এতবড়ো কুপ্টা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া। মধ্ব কৈবতের দ্বংখ দ্ব করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকপ্টের! এমন কাপ্রব্রেষর কপ্টে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে।

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয়া আনিল এবং দেনার দায়ে মধ্ কৈবর্ত কে নন্ট করিতে নিমেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল, মধ্কে যদি প্রশ্রম দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মৃত্থে বিস্তর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্কে যথন পারিল না তথন যাহা মৃথে আসিল গাল দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক। নীলকণ্ঠ কহিল, "ছোটোলোক না হইলে বড়োলোকের শরণাপদ্ম হইব কেন।" বলিল, চোর। নীলকণ্ঠ বলিল, "সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়।" সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল; শেষকালে বলিল, "উকিলবাব্ব বিসয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।"

বনোয়ারি ছোটো ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনই বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত, একলা গেলে কোনো ফল হইবে না, কেননা, এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সংগ্যে প্রেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত মনোহরলাল তাঁহার বড়ো ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু, এখন মনে হয়, বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এইজনাই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাঁকে বলে, অত্যন্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সে-ই কেবল দ্বটো এক্জামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হুইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছ্ব জমা হুইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছ্বই নাই।

এই ফাল্গ্রনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রন্থামান্ত নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জর্বলিতেছে। কতক বই মেজের উপরে চেতির পাশে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে: দেয়ালে কুল্বাণ্গতে কতকগ্রনি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গজিরা উঠিল, "তুই নীলক ঠকে ভয় করিস!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলক ঠকে অনুক্ল রাখিবার জন্য তাহার সর্বদাই চেণ্টা। সে প্রায় সমস্ত বংসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়: সেখানে বরান্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই স্তুত্র নীলক ঠকে প্রসন্ধ রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীর্, কাপ্রর্ষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবতী বিলয়া খ্ব এক-চোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বাগানে দিঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উদ্ঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বিসয়া কলিকাতার বারিস্টারের জেরায় জেলাকোটে অপর পল্লীর জমিদার অখিল মজ্মদার যে কির্প নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্তাবাব্র শ্রুতিমধ্র করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার স্কৃশ্ধবায়্মসহযোগে সেই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বস্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া শ্রুর্ করিয়া দিল, নীলকপ্ঠের শ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকপ্ঠের শ্বারা বিষয়ের উন্মতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল, নীলকপ্ঠের সংশ্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্তা সকল বিষয়েই তাহার পরে এমন চোথ বর্লিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার শ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে নীলকপ্ঠ সর্যোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু, সেজন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অশ্রুন্ধা নাই। কারণ, আবহমানকাল এমনি ভাবেই সংসার চালয়া আসিতেছে। অনুচরগণের চুরির উচ্ছিন্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার বৃন্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপত্র যুর্ধিডিঠরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না। মনোহর অতানত বিরম্ভ হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকপ্ঠ কীকরে না-করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন

"দেখো দেখি, বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশনো করিতেছে। ঐ ছেলেটা তব্য একটা মানুষের মতো।"

ইহার পরে অখিল মজ্মদারের দ্বর্গতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। স্তরাং, মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দিঘির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্ঝক্ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সংগে পরাম্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অর্ধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বিসয়া। কাজকর্ম আজ্ব সে সকাল-সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রের আহার বাকি, কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধ্ কৈবর্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধ্র দ্বংখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে কিরণের মনে ক্ষাভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনো দিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎস্কুক নহে। পরিবারের গোরবেই তাহার স্বামীর গোরব। তাহার স্বামী তাহার শ্বশ্বের বড়ো ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরো বড়ো হইতে হইবে, এমন কথা কোনোদিন তাহার মনেও হয় নাই। ইহারা যে গোসাইগঞ্জের স্ক্বিখ্যাত হালদার-বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যক্ত বাহিরের বারাণ্ডায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না-খাইয়া বিসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কণ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অঙ্কের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অত্যক্ত উত্তেজনার সহিত স্বীকে বলিল, "যেমন করিয়া পারি মধ্ম কৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।" কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রতায় বিস্মিত হইয়া কহিল, "শোনো একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া।"

মধ্র দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির হাতে কোনোদিন তো টাকা জমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দর্কের মধ্যে একটা বন্দর্ক এবং একটা দামি হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু, গ্রামে এ-সব জিনিসের উপযুক্ত মূল্য জ্বটিবে না এবং বিক্রয়ের চেণ্টা করিলে চারি দিকে লোকে কানাকানি করিবে। এইজন্য কোনো একটা ছ্বতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতার চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধ্বকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, তাহার কোনো ভয় নাই।

এদিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে ব্রিঝয়া, নীলকণ্ঠ মধ্রর উপরে রাগিয়া আগ্রন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্তপাড়ার আর মানসম্প্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধ্রে ছেলে বর্প হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছাটিয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউহাউ করিয়া কালা জাড়িয়া দিল। "কী রে কী, ব্যাপারখানা কী।" বর্প বলিল তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "এখনি গিয়া খানায় খবর দিয়া আয় গে।"

কী সর্বনাশ! থানায় খবর! নীলকপ্ঠের বিরুদ্ধে! তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর দিল। প্রিলস হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধ্কে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া ম্যাজিস্টেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিবাসত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মকন্দমার মন্দ্রীরা ঘ্রেষর উপলক্ষ্য করিয়া প্রলিসের সংগে ভাগ করিয়া টাকা ল্টিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিস্টার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, ন্তন পাস করা। স্বিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ওদিকে মধ্ব কৈবর্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতন্বর উকিল নিয়ন্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকপ্ঠের ছয় মাস মেয়াদ হইল। হাইকোটের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দ্রকটা যে উপযুক্ত মুলো বিক্রয় হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইল না— আপাতত মধ্যু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু, এই ঘটনার পরে মধ্যু তাহার ভিটায় টি'কিবে কী করিয়া? বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "তুই থাক্, তোর কোনো ভয় নাই।" কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে— বোধ করি, নিছক নিজের পোর্বের স্পর্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন-কি কর্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "বনোয়ারি যেন কদাচ আমার সম্মূখে না আসে।" বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক। এ কী কাল্ড। বাড়ির বড়োবাব— বাপের সভ্গে কথাবার্তা বন্ধ! তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেণ্ট করিয়া দেওয়া! তাও এই এক সামান্য মধ্য কৈবর্তকে লইয়া।

অদ্ভূত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়োবাব জিন্মিয়াছে এবং কোনো-দিন নীলকপ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকপ্ঠেরা বিষয়ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়োবাব্রা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপ্রীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই।

আজ এই পরিবারের বড়োবারের পদের অবনতি ঘটাতে বড়োবউয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রম্বার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লট্কানে রঙের শাড়ি এবং খোঁপার বেলফ্রলের মালা লম্জায় ম্লান হইয়া গেল।

করণের বয়স হইয়াছে অথচ সদতান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্তার
মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর-একটি বিবাহ প্রায়় পাকাপাকি স্থির
করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদারবংশের বড়ো ছেলে, সকল কথার আগে এ কথা
তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপ্রক্রক থাকিবে, ইহা তো হইতেই পারে না। এই
ব্যাপারে কিরণের ব্রক দ্রব্দ্র করিয়া কাপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ইহা সে
মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই য়ে, কথাটা সংগত। তখনো সে
নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে।

<sup>🌺</sup> আগের পৃষ্ঠার হীরার আর্ঘট বলা হরেছে।

তাহার প্রামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন-কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না, ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পোর্বের প্রতি একট্ব অপ্রম্থাই হইয়াছিল। বড়ো ঘরের দাবি কি সামান্য দাবি। তাহার যে নিষ্ঠ্র হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তর্ণী স্থীর কিম্বা কোনো দৃঃখী কৈবতের স্থেদ্ঃথের কতট্বকুই বা মূল্য।

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না, এ কথা বনোয়ারি কিছ্বতেই ব্রিঝতে পারিল না। সম্পূর্ণর্পে এ বাড়ির বড়োবাব্ হওয়াই তাহার উচিত ছিল; অন্য কোনো প্রকারের উচিত-অন্বিচত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নন্ট করা যে তাহার অকর্তব্য, তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত স্মুপন্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বৃদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হজম হয় না এবং একট্ব হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের য়ে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপ্রভ করিয়া রাখিয়া কিরণকে বিলল, "এ পাগলামি ছাড়া আর কিছ্বই নহে।" কিরণ অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, "জান তো, ঠাকুরপো? তোমার দাদা যখন ভালো আছেন তখন বেশ আছেন, কিন্তু একবার যদি খ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কী করি বলো তো।"

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যথন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল, তথন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একট্খানি স্মীলোক, অনতিস্ফুট চাঁপাফ্লটির মতো পেলব, ইহার হুদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে প্রুয়ের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হুদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধ্কেরক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য-সতাই একটা খ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এদিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন স্কুভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জামাইষণ্ঠীর নিমল্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে ষ্থারীতি অম্লানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধ্কে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্য সে বেশি কিছ্র ভাবে না, কিল্ড় প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না. এইজন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধ্কে তৃণের মতো উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে শান দেওয়া শ্রের হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলক-ঠকে প্পণ্টই জানাইয়া দিল ষে, যেমন করিয়া হউক মধ্বকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত, মধ্বর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল; তাহার পরে আর-কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া ম্যাজিস্টেটকে জানাইয়া আসিল ষে, নীলক-ঠ অনায় করিয়া মধ্বকে বিপদে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বন্ধাইল, যের প কান্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্দিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে-সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু, বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয়ন্বজনের নানা লোকের নানাপ্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছন্ক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল, মধ্র ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। পর্নালস তাহা জানে, এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কোশলে গ্রুল রটাইয়া দিল যে, মধ্রকে তাহার স্থা-প্র-কন্যান্যমেত অমাবস্যারাক্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগ্রলি ছালায় প্রিয়া মাঝ্রণায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠর প্রতি জনসাধারণের শ্রুশ্বা প্রের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়া ছিল উপস্থিতমতো তাহার শান্তি হইল। কিন্তু, সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বের মতো রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালোবাসিত; আজ দেখিল, বংশী তাহার কেহ নহে, সে হালদারগোষ্ঠীর। আর, তাহার কিরণ, ষাহার ধ্যানর্পটি যৌবনারশ্ভের প্র ইইতেই ক্লমে ক্লমে তাহার হদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছয় করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদার-গোষ্ঠীর। একদিন ছিল, যখন নীলকণ্ঠের ফরমাশে-গড়া গহনা তাহার এই হদয়বিহারিণী কিরণের গায়ে ঠিকমতো মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খংখেং করিত। আজ দেখিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমর্ব ও চৌর কবির যেসমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেয়সীকে মান্ডত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হার রে, বসন্তের হাওরা তব্ বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তব্ মুখরিত হইরা উঠে এবং অতৃণ্ড প্রেমের বেদনা শ্ন্য হদরের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ার।

প্রেমের নিবিড্তায় সকলের তো প্রয়েজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্কের মাপের বাঁধা বরান্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমার ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যরসট্কু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়ছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎ ক্ষের তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষ্মা লইয়া জনিয়য়ছে, নিজের প্রেমকে নিজের পার্বের ব্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিন্ত উৎস্ক, কিন্তু যেদিকেই সে ছাটিতে চায় সেইদিকেই হালদারগোষ্ঠীর পাকা ভিত; নিড্তে গেলেই তাহার মাথা ঠাকিয়া যায়।

দিন আবার প্রবের মতো কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছ্ম পরিবর্তান দেখা গেল না। অন্তঃপ্রেরে সে আহার করিতে ষায়, আহারের পর স্থার সংগ্য যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধ্য কৈবর্তাকে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা, এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে তাহার মূল কারণ মধ্। এইজন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধ্র কথা অত্যন্ত তার হইয়া কিরণের মূখে আসিয়া পড়ে। মধ্র যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, সে ষে শয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধ্কে দয়া করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ কথা বার বার বিস্তারিত করিয়াও কিছুতে তাহার শান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই-একদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমান্ত প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নির্য়মত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব-অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির-অভৃত্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোটো বউ, বংশীর স্ত্রী গার্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফ্লে হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্বংশের প্রতি যে কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা প্রণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; এখন ষণ্ঠীর কুপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুরেই জন্মিল। ছোটোবাব, কলেজের প্রীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের প্রীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ তো তাহাকে এক মৃহত্ কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধ্ কৈবতেরি স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালোবাসা অতান্ত প্রবল। যাহা কিছ্ ছোটো, অক্ষম, স্কুমার, তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং কর্ণা। সকল মান্মেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা-কিছ্ দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবির্ম্ধ; নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখি শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশ্র উদয় দেখিবে, এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহ্বলাল হইতে অতৃশ্ত হইয়া আছে। এইজন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একট্ব ঈর্ষার বেদনা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেটাকে দ্র করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশ্বটিকে বনোয়ারি খ্বই ভালোবাসিতে পারিত, কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। স্থার সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্টই ব্বিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা কিছ্ব পাইয়াছে যাহা তাহার হদরকে সত্যসতাই প্রণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্থার হদরহকে সত্যসতাই প্রণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্থার হদরহক্মার একজন ভাড়াটে, যতদিন বাড়ির কর্তা অনুপঙ্গিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না, এখন গ্রুহ্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোনের ঘরটি মান্ত দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদ্বে তন্ময় হইতে পারে, তাহার আত্মবিসর্জনের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এই হৃদয়কে আমি তো জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।'

শ্ব্ধ্ তাই নয়, এই ছেলেটির সূত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমসত মন্ত্রণা আলোচনা বংশীর সংগ্রেই ভালো করিয়া জমে। সেই স্ক্রাব্যুন্ধি স্ক্রাণরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীর্ মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা হুমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিয়াছে, কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল মানুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশি, তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল, বংশী জনুরে পাড়িয়াছে এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশব্দা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই এবং শিশ্বয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল, এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধোত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশ্রটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসংকলপ হইল। কিন্তু, এই শিশ্র সম্বন্ধে কিরপ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উল্টা। তাহাদের বংশের এই তো একমার কুলপ্রদীপ, ইহার ম্ল্যু যে কী তাহা আর্সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেইজনাই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্বদাই ভয়, পাছে বনোয়ারির বিদ্বেষদ্ঘি ছেলেটির অমজ্যল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সন্তানসম্ভাবনা আছে বিলয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশ্রটিকে কোনোমতে সকলপ্রকার অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইর্পে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্লমে ছেলেটি বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভঙগরে আকার ধারণ করিল। তাগা-তাবিজ্ঞ-মাদ্বিলতে তাহার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সংগে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠা-মশায়ের ঘোড়ায় চাঁড়বার চাব্ক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড়ো ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাব্'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাব্ক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে গাঁই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাাড়সন্দ্ধ লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া ছ্রিটয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দ্ক লইয়া তাহার সংগে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছ্রিটয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু, এই-সকল নিষিম্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অন্রাগ। এইজন্য সকল প্রকার বিঘানসত্ত্ব জ্যাঠামশায়ের সঞ্গে তাহার খ্ব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাং এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল। প্রথমে মনোহরের স্থার মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যখন কর্তার জন্য বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লাশেনর পূর্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর পূর্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন; বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না

বান্ধ হইতে উইল যখন বাহির হইল তথন দেখা গেল, মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুই শত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের এক্জিকুটের, তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে হালদার-পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি ব্রিকলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নণ্ট করিয়া দেন, এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারো দুই মত নাই। অতএব, তিনি বরান্দমতো আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন, তাঁহার পক্ষে এইর্প বিধান।

ু তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্সন খাইয়া বাঁচিব না। এ

বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার সংগে কলিকাতায়।"

"ওমা! সে কী কথা! এ তো তোমারই বাপের বিষয়, আর হরিদাস তো তোমারই আপন ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন!"

হায় হায়, তাহার স্বামীর হৃদয় কী কঠিন। এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্ষা করিতে তাহার মন ওঠে? তাহার শ্বশ্বর যে উইলটি লিখিয়াছে কিরণ মনে মনে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত যদ, মধ্ন, যত কৈবর্ত এবং ম্সলমান জোলার দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছ্ব আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অক্লে ভাসিত। শ্বশ্বরের কুলে বাতি জনালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসগুয় যাহাতে নণ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অন্তঃপনুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্রের লিস্ট্ করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দ্রক-বাক্স আছে তাহাতে তালাচাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যহার্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপনুরে গতিবিধি আছে, সন্তরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ শ্বশনুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রন্থ মন্ছিবার অবকাশে বাম্পর্ন্থ কণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিস বন্ধাইয়া দিতে লাগিল।

বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, "তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও!"

নীলকণ্ঠ নম্ম হইয়া কহিল, "বড়োবাব্ব, আমার তো কোনো দোষ নাই। কর্তার উইল-অন্সারে আমাকে তো সমস্ত ব্রিঝয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই তো হরিদাসের।"

কিরণ মনে মনে কহিল, 'দেখো একবার, ব্যাপারখানা দেখো। হরিদাস কি আমাদের পর। নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লঙ্জা কিসের। আর, জিনিসপত্র মানুবের সঙ্গে বাইবে না কি। আজ না হয় কাল ছেলেপ্লেরাই তো ভোগ করিবে।'

এ বাড়ির মেঝে বনোরারির পারের তলায় কাঁটার মতো বিশিবতে লাগিল, এ

বাড়ির দেয়াল তাহার শুই চক্ষকে যেন দশ্ধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মৃহ্তেই বাড়িষর সমসত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহার রাগের জনালা যে থামিতে চায় না। সে চলিয়া যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে, এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো একটা প্রনৃত্র অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, 'নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।'

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল, সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অন্তঃপ্ররের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ত্র্নিট থাকিয়া যায়। নীলকপ্ঠের হ্নুস ছিল না যে, কর্তার বাক্স খ্রিলয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্সয় চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বাক্সয় তাড়াবাঁধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগ্র্লির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগন্লির বিবরণ কিছুই জ্ঞানে না, কিন্তু এগন্লি ষে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা-মকন্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগন্লি লইয়া সে নিজের একটা র্মালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাঁপাতলার বাঁধানো চাতালে বাসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পর্যদিন শ্রান্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভাগ্গ অত্যন্ত বিনয়, কিন্তু তাহার মুথের মধ্যে এমন একটা-কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নয়তার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যংগ করিতেছে।

নীলকণ্ঠ বলিল, "কতার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে—"

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি তাহার কী জানি।"

নীলকণ্ঠ কহিল, "সে কী কথা। আপনিই তো শ্রাম্যাধিকারী।"

'মন্ত অধিকার! শ্রাদেধর অধিকার! সংসারে কেবল ঐট্রকুতে আমার প্রয়োজন আছে— আমি আর কোনো কাজেরই না।' বনোয়ারি গজিরা উঠিল, 'যাও, যাও, আমাকে বিরম্ভ করিয়ো না।"

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল, সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অগ্রাম্থিত, এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাশা করিতেছে। যে মান্স বাড়ির অথচ বাড়ির নহে তাহার মতো ভাগ্যকর্তৃক পরিহসিত আর কে আছে। পথের ভিক্ষ্কত নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার-পরিবারের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপ্রের বাঁড়্জের জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল, 'এই দলিল-দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাকু।'

বাহির হইবার সময় হারদাস উপরের তলা হইতে তাহার স্কেধ্রে বালককণ্ঠে

চীংকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "জ্যাঠামশায়, তুমি বাহিরে বাইতেছ, আমিও তোমার সংগ্র বাহিরে যাইব।"

বনোয়ারির মনে হইল, বালকের অশন্ভগ্রহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। 'আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। বাবে বাবে. সব ছারখার হইবে।'

বাহিরের বাগান পর্যণত থাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শ্রনিতে পাইল। অদ্বের হাটের সংলপ্ন একটি বিধবার কুটিরে আগ্রন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দুশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাভা সে চাপাতলায় রাখিয়া আগ্রনের কাছে ছুটিল।

ষখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। ম্হ্তের মধ্যে হদয়ে শেল বি ধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, 'নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জনলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কী ছিল।' তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা প্রনর্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মতো সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল।
বনোয়ারির মনে হইল, ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনোকিছু না
বিলয়া একেবারে সেই বাক্সটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার
মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথি। বাক্স উপ্রুড় করিয়া
ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না।

রুশ্বপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, "তুমি চাঁপাতলায় গিয়াছিলে?"

নীলক ঠ বলিল, "আজ্ঞা, হাঁ, গিয়াছিলাম বই-কি। দেখিলাম, আপনি বাসত হইয়া ছ্রটিতেছেন, কী হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।"

বনোয়ারি। আমার র্মালে-বাঁধা কাগজগ্বলা তুমিই লইয়াছ। নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালোমান্বের মতো কহিল, "আজ্ঞা, না।"

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইয়া দাও।

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জন গর্জন করিল। কী জিনিস তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ়ে আপনাকেই যেন ছিল্ল ছিল্ল করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইর্প পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলায় আবার খোঁজাখাঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাত্র্যিদব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যে করিয়া হউক এ কাগজগন্তা পানরায় উম্পার করিব তবে আমি ছাড়িব।' কেমন করিয়া উম্পার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কেবল ক্রন্থ বালকের মতো বারবার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, 'উম্পার করিবই, করিবই, করিবই ।'

শ্রান্তদেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং তাহার কিছ্মই নাই। এখন হইতে নিঃসন্বলে আপন ভাগ্যের সঙ্গে এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসন্তম নাই, ভদুতা নাই, প্রেম নাই, দেনহ নাই, কিছ্মই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসায়।

এইর্প মনে মনে ছট্ফট্ করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পডিয়া কখন সে ঘ্নাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ ব্রিক্তে পারিল না, কোশার সে আছে। ভালো করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে তাহার শিষ্করের কাছে হরিদাস বসিয়া। বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, "জ্যাঠামশায়, তোমার কী হারাইয়াছে বলো দেখি।"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল—হরিদাসের এ প্রদেনর উত্তর করিতে পারিল না। হরিদাস কহিল, ''আমি যদি দিতে পারি আমাকে কী দিবে।''

বনোয়ারির মনে হইল, হয়তো আর-কিছু। সে বলিল, "আমার যাহা আছে সব তোকে দিব।"

এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল; সে জানে, তাহার কিছুই নাই।

তথন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির র্মালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙিন র্মালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল; সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই র্মালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজন্যই অণ্নিদাহের গোলমালে ভ্তোরা যথন বাহিরে ছ্র্টিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলায় দ্রে হইতে এই র্মালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি ব্বেকর কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; কিছ্মুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন পুরে সে তাহার এক ন্তন-কেনা কুকুরকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহাকে বারম্বার চাব্ক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাব্ক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাব্কের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাব্কটা মুখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে লেজ নাড়িতেছে। আর-কোনোদন কুকুরকে সে চাব্ক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "হরিদাস, তুই কী চাস আমাকে বল।"

হরিদাস কহিল, "আমি তোমার ঐ র্মালটা চাই, জ্যাঠামশায়।" বনোয়ারি কহিল, "আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।"

হরিদাসকে কাঁথে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপ্রের চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন-রৌদ্রে-দেওয়া কন্বলখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্বিশ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, "নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও—উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।"

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃণ্টি রাখিয়া কহিল, "আমাকে আর ভয় করিয়ো না, আমি ফেলিয়া দিব না।"

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগর্বাল লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, "এগর্বাল হরিদাসের বিষয়সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।"

কিরণ আশ্চর্ফ হইয়া কুহিল, "ভূমি কোথা হইতে পাইলে।"

বনোয়ারি কহিল, "আমি চুরি করিয়াছিলাম।"

তাহার পর হরিদাসকে বৃক্তে টানিয়া কহিল, "এই নে বাবা, তোর জ্যাঠামশায়ের ষে ম্ল্যবান সম্পত্তিটির প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে, এই নে।" বলিয়া র্মালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল।

দেখিল, সেই তন্বী এখন তো তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউরের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমর্শতকের কবিতাগ্লোও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সংগ্য বিসর্জন দেওয়াই ভালো।

সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খঞ্জিতে বাহির হইল।

বাপের শ্রান্থ পর্যক্ত সে অপেক্ষা করিল না! দেশস্ব্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক ধিক করিতে লাগিল।

বৈশাখ ১০২১

## হৈমন্ত্ৰী

কন্যার বাপ সব্বর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সব্বর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছ্মিদন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গ্রেম্ব এখনো তাহার চেয়ে কিণ্ডিং উপরে আছে, সেইজনাই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। স্তরাং, বিবাহসম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশাক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি, এফ-এ পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দৈশে যে-মান্ষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না। নরমাংসের স্বাদ পাইলে মান্ধের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্নার সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইর্প হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক, স্নার অভাব ঘটিবামাত্র তাহা প্রেণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুদিচ্তা সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পোনঃপ্নিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশাবিনিদে প্নাংপ্নাঃ কাঁচা হইয়া উঠে, আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্বেগ জন্মে নাই। বরণ্ঠ বিবাহের কথার আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিণে হাওয়া দিতে লাগিল। কোত্হলী কল্পনার কিশলয়গ্লির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেণ্ড রেভোলাল্েশনের নোট পাঁচ-সাত খাতা মূখস্থ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেক্স্ট্ব্ক্-কমিটির অন্মোদিত হইবার কোনো আশংকা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু, এ কী করিতেছি। এ কি একটা গলপ যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম। এমন স্বরে আমার লেখা শ্রে হইবে এ আমি কি জানিতাম। মনে ছিল, কয় বংসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মতো প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু, না পারিলাম বাংলায় শিশ্বপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত ম্ব্রুবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর, না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন প্রতিপত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজন্যই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার স্মশানচারী সম্যাসীটা অট্রসাস্য আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কী। তাহার-যে অগ্রু শ্বকাইয়া গেছে। জ্যৈতের খররোদ্রই তো জ্যৈতের অগ্রুশ্নো রোদন।

আমার সংগ্র যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ, প্থিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশুকা নাই। যে তায়শাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদরপট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে, এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু, যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাট্রকুর কথা সকালবেলায় আসিয়া ফ্রাইয়া যায়।

শিশির আমার চেরে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অথচ, আমার পিতা যে গোরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী; দেশের প্রচলিত ধর্মকর্ম কিছুতে তাঁহার আম্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে খুজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও ক্ষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি। কোনোটাই সরল ম্বাভাবিক নহে। তব্ত বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়ো। শিশির আমার শ্বশ্বের একমান্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সম্পত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পরুব্ব করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশ্বের বিশেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড়ো কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বংসর-অন্তে এক-এক বছর করিয়া বড়ো হইতেছে, তাহা আমার শ্বশ্বের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে চোখে আঙ্বল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের যোলো, সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বংসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ, এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মর্ক, কিন্তু আমি বলিতেছি, সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক, বিবাহের সম্বশ্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অর্ণোদয় হইল একখান ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া ম্থশ্জ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্রার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, ''এইবার সত্যিকার পড়া পড়ো— একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া।"

কোনো একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সন্তরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া খোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মক্লিক কোম্পানির জবড়জঙ জ্যাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেণ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিধা মন্থ, সাদাসিধা দর্ঘি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি। কিন্তু, সমস্তটি লইয়া কী যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না। যেমন তেমন একখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা-দাগ-কাটা শতরঞ্চ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফ্লেদানিতে ফ্লের তোড়া। আর, গালিচার উপরে শাড়ির বাঁকা পাড়টির নিচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোথ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর, সেই বাঁকা পাড়ের নিচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল; দুটা-তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া ষায়, শ্বশ্বের ছুর্টি আর মেলে না। ওদিকে সাম্নে একটা অকাল চার-পাঁচটা মাস জুর্ডিয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শ্বশ্বের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্বলংনটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার শানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মূহ্তটিকে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি। আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক।

বিবাহসভায় চারি দিকে হটুগোল; তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য আর কী আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।' কাহাকে পাইলাম। এ যে দ্বর্শভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে।

আমার শ্বশ্বরের নাম গোরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাল্ভীর্যের শিথরদেশে একটি স্থির হাস্য শুদ্র হইয়া ছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্তর্ব ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্মক্ষেত্র ফিরিবার পূর্বে আমার শ্বশ্র আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার মেয়েটিকৈ আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানিলাম, তব্ব তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন ব্যবিতে পার, ইহার বেশি আশীবাদ আর নাই।"

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বেহাই, মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেরেটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।"

তাহার পরে শ্বশ্বেমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন;

বলিলেন, "ব্যিড় চলিলাম। তোর একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার বিদ কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নন্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।"

মেয়ে বলিল, "তাই বই-কি। কোথাও একটা যদি লোকসান হয় তোমাকে তার ক্ষতিপরেণ করিতে হইবে।"

অবশেষে নিত্য তাঁহার যে-সব বিষয়ে বিদ্রাট ঘটে বাপকে সে-সম্বশ্যে সে বারবার সতক করিয়া দিল। আহারসম্বশ্যে আমার শ্বশ্রের যথেষ্ট সংযম ছিল না; গ্রিটকয়েক অপথ্য ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসন্তি—বাপকে সেই-সমস্ত প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বিলল, "বাবা, তুমি আমার কথা রেখো—রাখবে?"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "মান্য পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য। অতএব কথা না-দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।"

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কী হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কোত্হলী অন্তঃপ্রিকার দল দেখিল ও শ্রিনল। অবাক কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোটা হইয়া গেছে! মায়ামমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশন্বের বন্ধন বন্মালীবাবন্ই আমাদের বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশন্বকে বিলয়াছিলেন, "সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও।"

তিনি বলিলেন, "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দৃঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিডম্বনা আর নাই।"

সব শেষে আমাকে নিভূতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মতো সসংকোচে বলিলেন, "আমার মেয়েটির বই পড়িবার শখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড়ো ভালোবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরম্ভ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন।"

প্রশন শানিয়া কিছা আশ্চর্য হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক হইতে অর্থসমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন, তাঁহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

ষেন ঘুষ দিতেছেন এমনিভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গ্রাজিয়া দিয়াই আমার শ্বশার দ্রত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্য সব্র করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম, এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি দতৰ্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে ব্ৰিলাম, ই°হারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধনের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সংগেই দ্রীটিকে একেবারে এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকষন্ত্রে পেশীছিয়া কিছ্মুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গ্র্ণাগ্র্ণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাট্রকুতে কোথাও কিছ্মুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহসভাতেই ব্রিঝয়াছিলাম, দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেট্রকু পাওয়া যায়

তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো-আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোকে স্মীকে বিবাহমান্ত করে, পায় না এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্মীর কাছেও আম্তুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে যে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির—না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে তো এটা তাহার নাম নয়, তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে স্থের মতো ধ্ব; সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কী হইবে গোপনে রাখিয়া— তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যোবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচ্ডার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শৃল্ল সে, কী নিবিড় পবিত্র।

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড়ো মেরে, কী জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে। কিন্তু, অতি অল্পদিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার সাদা মন্টির উপরে একট্ব রঙ ধরিল, চোখে একট্ব ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎস্কুক হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিকও আছে, সেটা বিস্তারিত বিলবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশ্বরের চাকরি। ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বর্ণে জনশ্রতি নানাপ্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নিচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম রীতিপ্র্যাত শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছ্বতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন-কি, হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঘ্রকিতে দিতেন না, তব্ব তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমান্ত করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শ্বনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই—আমার বিবাহে আমার শ্বশার পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধ্র কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; তাহার স্কৃত নিতান্ত সামান্য নহে। লাখ টাকার গ্রুজব তো একেবারেই ফাঁকি।

যদিও আমার শ্বশ্বরের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সংগ্য তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই, তব্ব বাবা জানি না কোন্ য্ত্তিতে ঠিক করিলেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছাপ্র্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তার পরে, বাবার একটা ধারণা ছিল, আমার শ্বশরে রাজার প্রধান মন্দ্রী-গোছের একটা-কিছ্ন। থবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেথানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থ্যং ইম্কুলের হেডমাস্টার— সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা। বাবার বড়ো আশা ছিল, শ্বশরে আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্দ্রী হইব।

এমন সময়ে রাস-উপলক্ষ্যে দেশের কুট্-ম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমেই অস্ফন্ট হইতে স্ফন্ট হইয়া উঠিল। দ্রে সম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।"

আর-এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, "আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।"

আমার মা খ্ব জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, সে কি কথা। বউমার বরস সবে এগারো বই তো নয়, এই আসছে ফাল্গ্রনে বারোয় পা দিবে। খোটার দেশে ডালর্টি খাইয়া মান্য, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

দিদিমারা বলিলেন, "বাছা, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।"

মা বলিলেন, "আমরা যে কুণ্ঠি দেখিলাম।"

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে, মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, "কুণ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।"

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন-কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো-এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।"

মা তাহাকে চোথ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ ব্রবিল না; বলিল, "সতেরো।"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না।"

হৈম কহিল, "আমি জানি, আমার বয়স সতেরো।"

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধ্র নিব্নিশ্বতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, "তুমি তো সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগার।"

হৈম চমকিয়া কহিল, "বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।"

মা কহিলেন, "অবাক করিল। বেহাই আমার সাম্নে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে 'কখনো না'!" এই বলিয়া আর-একবার চোখ চিপিলেন!

এবার হৈম ইশারার মানে ব্রিঝল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।"

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?"

হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালি ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারি দিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধ্র মুঢ়তা এবং ততোধিক একগংরামির কথা বালিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বালিলেন, "আইবড়ো মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খ্ব একটা গোরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এ-সব চলিবে না, বালিয়া রাখিতেছি।" হায় রে, তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধ্মোখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব।" বাবা বলিলেন, "মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো 'আমি জানি না, আমার শাশন্তি জানেন'।"

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শ্বনিয়া হৈম এমন ভাবে ছুপ করিয়া রহিল যে বাবা ব্রিঝলেন, তাঁহার সদ্বপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হুইল।

হৈমর দ্বর্গতিতে দ্বঃখ করিব কী, তাহার কাছে আমার মাথা হে°ট হইয়া গেল। স্মেদিন দেখিলাম, শরংপ্রভাতের আকাশের মতো তাহার চোখের সেই সরল উদার দৃ্ঘ্টি একটা কী সংশয়ে শ্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মতো সে আমার ম্বের দিকে চাহিল। ভাবিল, 'আমি ইহাদিগকে চিনি না।'

সেদিন একখানা শোখিন-বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আন্তে আন্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।

আমি তাহার হাতথানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "হৈম, আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

হৈম কিছ্ন না বলিয়া একট্মখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অন্ত্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য ন্তন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে প্জার্চনা চলিতেছে। এ পর্যন্ত সে-সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বাড়ির বধ্কে ডাক পড়ে নাই। ন্তন বধ্রে প্রতি একদিন প্জা সাজাইবার আদেশ হইল; সে বলিল, "মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে।"

ইহাতে কাহারও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল, মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মান্ষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, এ কী কাল্ড। এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"

এই উপলক্ষ্যে হৈমর বাপের উন্দেশে যাহা-না-বিলবার তাহা বলা হইল। যথন হইতে কট্কথার হাওয়া দিয়াছে, হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছে। একদিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড়ো বড়ো দৃই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিলল, "আপনারা জানেন— সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে?"

শ্বিষ বলে! ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ-করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত, তোমার শ্বিবাবা! এই মেরেটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার ব্রিষয়া লইয়াছিল।

বস্তুত, আমার শ্বশরে ব্রাহারও নন, খৃস্টানও নন, হরতো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেরেকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন-শ্নাইয়াছেন, কিন্তু কোনোদিনের জন্য দেবতা সম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাব, এ লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা ব্রিঝ না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।"

অন্তঃপ্ররে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল, সে আমার ছোটো বোন নারানী। বউদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসার-যাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শ্রনিতে পাইতাম। একদিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শ্রনি নাই। এ-সব কথা সংকোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সংকোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগ্নিল ছোটো কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সংজ্য তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সংজ্য ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে ম্বম্বেরাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইশারাট্কুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারানীর কাছে শ্নিনয়াছি, শ্বশ্রবাড়ির কথা কী লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভণের দ্বঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরম্ভ হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য? বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই।" এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষর্প হইয়া হৈমকে বলিলাম, "তোমার বাবার চিঠি আর-কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোস্ট করিয়া দিব।"

হৈমু বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, "এইবার অপুর মাথা খাওয়া হইল। বি.এ. ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী।"

সে তো বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো; তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালোবাসি; তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রশ্বে রশ্বে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি.এ. ডিগ্রি অকাতরচিন্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিস্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে-অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল— এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসন্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারি দিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগ্রিল পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সংখ্য একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাকে বাহিরের ঘরে বাসিয়া মাটিনার চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাং আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সম্মুখে আছিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সির্'ড়।

তাহারই গান্ধে গান্ধে মাঝে গরাদে-দেওয়া এক-একটা জানলা। দেখি তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাণ্ডনগাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছি'ড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রুপটি আমি এতদিন এমন স্পণ্ট করিয়া দেখি নাই!

কিছ্ম না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভণ্গিট্রকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর-একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শ্ন্যতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ হঠাং আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহং একটা নৈরাশ্যের গহরুর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা প্রেণ করিব।

আমাকে তো কিছ্ই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছ্। হৈম যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতথানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সংগ ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দৃঃথে হৈমর সংগ আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু, এই গিরিনন্দিনী সতেরো বংসর-কাল অন্তরে বাহিরে কত বড়ো একটা ম্রিন্তর মধ্যে মান্য হইয়াছে। কী নির্মাল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজ্ম শৃত্ম ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কির্প নির্বাতশয় ও নিষ্ঠ্রর্পে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অন্ভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সংগে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মৃহ্তে মৃহ্তে মারতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মৃদ্ধি দিতে পারি না— তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেই জন্যই কলিকাতার গালতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্বাক্ আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক্ মনের কথা হয়; এবং এক-একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশ-ভরা তারার দিকে মৃখ তুলিয়া ছাতে শৃইয়া আছে।

মার্চিনো পাড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম, কী করি। শিশ্বকাল হইতে বাবার কাছে আমার সংকোচের অন্ত ছিল না— কখনো ম্থাম্থি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লঙ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, "বউয়ের শরীর ভালো নয়, তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।"

বাবা তো একেবারে হতব্দিধ। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না ষে, হৈমই এরপে অভূতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে। তখনই তিনি উঠিয়া অস্তঃপ্রের গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, বউমা, তোমার অস্থটা কিসের।"

হৈম বলিল, "অসংখ তো নাই।" বাবা ভাবিলেন, এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্য। কিন্তু, হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শ্বকাইয়া ষাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই বর্নঝ নাই। একদিন বনমালীবাব্ব তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "আাঁ, এ কী! হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর! অস্থে করে নাই তো?"

হৈম কহিল, "না।"

এই ঘটনার দিনদশেক পরেই, বলা নাই, কহা নাই, হঠাং আমার শ্বশত্কর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শ্রীরের কথাটা নিশ্চয় বনুমালীবাব, তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্র চাপিয়া নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ ফেমনি তাহার চিব্রুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোথের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা পর্যক্ত করিলেন না কেমন আছিস'। আমার শ্বশ্র তাঁহার মেয়ের মুখে এমন একটা-কিছ্ব দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার ব্রুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্ড়ি, আমার সঙ্গে যাবি?"

হৈম কাঙালের মতো বলিয়া উঠিল, "যাব।"

বাপ বলিলেন, "আচ্ছা, সব ঠিক করিতেছি।"

শ্বশ্ব যদি অত্যন্ত উদ্বিশ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এ-বাড়িতে ঢ্বিক্য়াই ব্বিয়তে পারিতেন, এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবিভাবিকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশ্বরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার খ্বিশ মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেহাই, আমি তো কিছ্ব বলিতে পারি না, একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে—"

বাড়ির-মধ্যের উপর বরাত দেওয়ার অর্থ কী আমার জানা ছিল। ব্বিলাম, কিছ্ হইলে না। কিছ্ হইলও না।

বউমার শরীর ভালো নাই! এত বড়ো অন্যায় অপবাদ!

শ্বশ্রমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "বায়্-পরিবর্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "হঠাং একটা শক্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা।"

আমার শ্বশ্রে কহিলেন, "জানেন তো, উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, উ\*হার কথাটা কি—"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পশ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়!"

এই কথাটা শর্নিয়া আমার শ্বশর্র একেবারে দতন্ধ হইয়া গেলেন। হৈম

ব্রিঝল, তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, ''হৈমকে আমি লইয়া যাইব।"

বাবা গজিরা উঠিলেন, "বটে রে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিপ্তাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্থাকৈ লইয়া জাের করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তা হইত। গেলাম না কেন। স্থাকি লইয়া জাের করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তা হইত। গেলাম না কেন। বিদ লােকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মান্মকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুমুর্গের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তােমরা? যেদিন অযােধ্যার লােকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গােরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই তাে সেদিন লােকরঞ্জনের জন্য স্থানিত্যাগের গ্রুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ব্কের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতারিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।

পিতার কন্যার আর-একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দুই-জনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভর্পেনা করিয়া বলিল, "বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "ফের যদি আসি তবে সিংধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।"

ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিট্রকু আর একদিনের জন্যও দেখি নাই।

তাহারও পরে কী হইল সে-কথা আর বলিতে পারিব না।

শ্বনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অন্বরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ—থাক্ আর কাজ কী!

देशके ५०३५



**শিলাইদহ কুঠিবাড়ি** রবীন্দ্রনাথের বহ<sub>ন</sub> ছোটোগলেপর সঙ্গে জড়িত

## বোষ্টমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এই জন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালির ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শ্রনিতে হয়; কপালক্তমে সেগ্রনি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে যেখানটায় ঘা পড়িতে থাকে সে জায়গাটা যত তুচ্ছই হোক সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে সেই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মান্য হয়, সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়ে। আপনার চারিদিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে— সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই তো স্বস্থিত।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জনের খোঁজ করিতে হয়। মান্বের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারি দিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপ্রণ হাত-খানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দ্বের নিভ্তে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাষ্যা হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিম্পান্তে আসিয়া পেণছৈ নাই। তাহারা দেখিয়াছে— আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কল্বেষ আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দ্র হইতে আমার যেট্রকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে; আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘর্নির বটে কিন্তু কোথাও পেণীছবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই; আমি ষে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এই জন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে, আমিও নিশিন্ত আছি।

অল্পিদিন হইল খবর পাইয়াছি, এই গ্রামে একজন মান্ত্র আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছ্ব-একটা মনে ভাবিয়াছে, অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল, তথন আঘাঢ়মাসের বিকালবেলা। কারা শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃণ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের প্রকুরের উর্ণ্চু পাড়িটার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর-শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতেছিলাম। তাহার চিক্কণ দেহটির উপর রোদ্র পাড়িয়াছিল দেখিয়া ভাবিতেছিলাম, আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দির্জার দোকান বানাইয়াছে, ইহার মতো এমন অপব্যয় আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি, একটি প্রোঢ়া দ্বীলোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার আঁচলে কতকগ্নিল ঠোঙার মধ্যে করবী, গন্ধরাজ এবং আরো দ্বই-চার রকমের ফ্রল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জ্যোড়হাত করিয়া সে বলিল, "আমার ঠাকুরকে দিলাম।"— বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি এমনি আশ্চর্য হইয়া গেলাম যে, তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতালতই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল মে, সেই মে গাভীটি বিকালবেলাকার ধ্সের রৌদ্রে লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে, নববর্ষার রসকোমল ঘাসগর্বাল বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শালত আনলে খাইয়া বেড়াইতেছে, তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড়ো অপর্প হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে, কিল্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনল্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল, আমি দেবতাকে সল্তট্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবংসর যখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সেবার তখনো শীত ছিল; সকালের রোদ্রটি প্রবের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পাড়রাছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দী বোষ্টমী আমার সঞ্চো দেখা করিতে চায়। লোকটা কে জানি না; অন্যমনক্ষ হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়।"

বোল্টমী পায়ের ধন্লা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম, সেই আমার পার্বপিরিচিত স্থালাকটি। সে সন্দরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহারা, সাধারণ স্থালোকের চেয়ে লম্বা: একটি নিয়তভিক্ততে তাহার শরীরটি নয়, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসংকোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে চোখে পড়ে তাহার দ্বই চোখ। ভিতরকার কী-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড়ো বড়ো চোখদ্বিটি যেন কোন্ দ্রের জিনিসকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, "এ আবার কী কান্ড। আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় আনিয়া হাজির করা কেন। তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল।"

ব্রিঝলাম, গাছতলায় এ আমাকে অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সদির উপক্রম হওয়াতে কয়েকদিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকাশের সভেগ মোকাবিলা করিয়া থাকি; তাই কিছ্রদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একট্ৰক্ষণ থামিয়া সে বলিল, "গোর, আমাকে কিছ্ব-একটা উপদেশ দাও।" আমি মুশকিলে পড়িলাম। বলিলাম, "উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই যে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।"

বোল্টমী ভারি খ্রাশ হইয়া 'গোর গোর' বালিয়া উঠিল। কহিল, "ভগবানের তো শৃথ্যু রসনা নয়, তিনি যে সর্বাংগ দিয়া কথা কন।"

আমি বলিলাম, "চুপ করিলেই সর্বাৎগ দিয়া তাঁর সেই সর্বাঙেগর কথা শোনা যায়। তাই শ্বনিতেই শহর ছাড়িয়া এখানে আসি।"

বোষ্টমী কহিল, "সেটা আমি ব্যবিয়াছি, তাই তো তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।" যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধ্লা লইতে গিয়া, দেখিলাম, আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড়ো বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য উঠিবার প্রে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছ। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্সীমা পর্যক্ত মাঠ ধ্ধ্ করিতেছে। প্রিদিকে বাঁশবনে-ঘেরা গ্রামের পাশে আথের থেতের প্রাক্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সাম্নে সূর্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘন ছায়ার ভিতর হইতে হঠাং বাহির হইয়া খোলা মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদ্রের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

স্ব উঠিয়াছে কি না জানি না। একখানি শ্ব কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মতো গ্রামের গাছগর্বলর উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম, বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপসা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার ম্তির মতো করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই প্র দিকের গ্রামের সমর্খ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোথের পাতার মতো এক সমরে কুয়াশাটা উঠিয়া গেল এবং ঐ-সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মতো আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেরাদা বিদায় করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিয়া বিসিয়াছি। এমন সময় সির্ভিতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের সূর শোনা গেল। বোণ্টমী গ্রন্গ্রন্ করিতে করিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কিছ্ব দ্রের মাটিতে বিসল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, "কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।"

আমি বলিলাম. "সে কী কথা।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায় দরজার বাহিরে বাসিয়া ছিলাম। খাওয়া হইলে চাকর যখন পাত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কী ছিল জানি না কিন্তু আমি খাইয়াছি।"

আমি আশ্চর্য হইলাম। আমার বিলাত যাওয়ার কথা সকলেই জ্ঞানে। সেখানে কী খাইয়াছি না-খাইয়াছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার রুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভায় আলোচনা না করাই সংগত। আমার মুখে বিশ্ময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোল্টমী বলিল, "যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব, তবে তোমার কাছে আসিবার তো কোনো দরকার ছিল না।"

আমি বলিলাম, "লোকে জানিলে তোমার উপর তো তাদের ভক্তি থাকিবে না।" সে বলিল, "আমি তো সকলকেই বলিয়া বেড়াইরাছি। শ্রনিয়া উহারা ভাবিল, আমার এইরকমই দশা।"

বোষ্টমী যে সংসারে ছিল উহার কাছে তাহার থবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইট্রুকু শ্রনিয়াছি, তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো এবং এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহু লোক ভক্তি করিয়া থাকে সে থবর তিনি জানেন। তাঁহার ইচ্ছা, মেয়ে তাঁর কাছে গিয়া থাকে, কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার চলে কী করিয়া।"

উত্তরে শ্রনিলাম, তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সেও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একট্ব হাসিয়া কহিল, "আমার তো সবই ছিল— সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি, আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কী দরকার ছিল বলো তো।"

শহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না। ভিক্ষাজীবিতার সমাজের কত অনিষ্ট তাহা ব্বাইতাম। কিন্তু, এ জারগার আসিলে আমার প্র্থিপড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যার। বোষ্টমীর কাছে কোনো তর্ক ই আমার মৃখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না; আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল, "না, না, এই আমার ভালো। আমার মাগিয়া-খাওয়া অন্নই অমত।"

তাহার কথার ভাবখানা আমি ব্রঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর, ঘরে মনে হয়, আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশন করিলাম না।

এখানকার ষে-পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে-পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রুম্থা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছ্রই দেয় না অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সব চেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরিবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দক্ষিতির কথা অনেক শ্নিরাছি, তাই বলিলাম, "এই-সকল দ্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো করো, তাহা হইলেই তো ভগবানের সেবা হইবে।"

এই রকমের সব উণ্টুদরের উপদেশ অনেক শর্নিয়াছি এবং অন্যকে শ্রনাইতেও ভালোবাসি। কিন্তু, বোট্মনীর ইহাতে তাক্ লাগিল না। আমার মর্খের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষ্ব দর্নিট রাখিয়া সে বলিল, "তুমি বলিতেছ, ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন, তাই উহাদের সংগ করিলেও তাঁহারই প্রজা করা হয়। এই তো?"

আমি কহিলাম, "হাঁ।"

সে বলিল, 'উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সংখ্য আছেন বই-কি। কিন্তু, আমার তাহাতে কী। আমার তো প্জা ওখানে চলিবে না; আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খংজিয়া বেডাই।"

বিলয়া সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শ্বধ্ব মত লইয়া কী হইবে—সত্য যে চাই। ভগবান সর্কব্যাপী এটা একটা কথা, কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড়ো বাহুলা কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক যে, আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া বোষ্টমী যে ভব্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না, ফিরাইয়াও দিই না।

এখনকার কালের ছোঁরাচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গাঁতা পড়িয়া থাকি এবং বিশ্বান লোকদের শ্বারম্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বের অনেক স্ক্রের ব্যাখ্যা শর্নারাছি। কেবল শর্নারা শর্নারাই বয়স বহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও তো কিছ্ব প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহংকার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্বালোকের দৃই চক্ষ্বর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কা আশ্চর্য প্রদানী।

পর্বাদন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল, তখনো আমি

লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিধ্যা খাটাইতেছেন কেন। যথান আসি দেখিতে পাই, লেখা লইয়াই আছ!"

আমি বলিলাম, "যে লোকটা কোনো কমেরিই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।"

আমি যে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজাজোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা আছে কোনু লেখার মধ্যে তলাইয়া।

হাত জোড় করিয়া সে বলিল, "গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বাসিয়াছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা, সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই—সে কী ঠান্ডা। কী কোমল। কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে তো খুব হইল। তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কী। প্রভু, এ আমার মোহ নয় তো? ঠিক করিয়া বলো।"

লিখিবার টেবিলের উপর ফ্লেদানিতে প্রেদিনের ফ্লেছিল। মালী আসিয়া সেগ্লি তুলিয়া লইয়া ন্তন ফ্লে সাজাইবার উদ্যোগ করিল।

বোষ্ট্রমী যেন ব্যথিত হইয়া বিলয়া উঠিল, "বাস্? এ ফ্লেগ্র্নিল হইয়া গেল? তোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও।"

এই বলিয়া ফ্রলগ্রাল অঞ্জলিতে লইয়া, কতক্ষণ মাথা নত করিয়া, একান্ত দেনহে এক দ্বিতিতে দেখিতে লাগিল। কিছ্কুক্ষণ পরে ম্ব্রথ তুলিয়া বলিল, "তুমি চাহিয়া দেখো না বলিয়াই এ ফ্রল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। যথন দেখিবে তথন তোমার লেখাপড়া সব ঘ্রিচয়া যাইবে।"

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগ্রাল আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।"

কেবল ফ্রলদানিতে রাখিলেই যে ফ্রলের আদর হয় না, তাহা ব্রিতে আমার বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফ্রলগ্রনিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মতো প্রতিদিন আমি বেশ্বের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি, বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, "আজ সকালে নাম শ্বনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফ্বল-গ্রনি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্তী হাসিয়া বিলল, 'পার্গাল, কাকে ভক্তি করিস তুই? বিশেবর লোকে যে তাকে মন্দ বলে।' হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয়?"

কেবল এক মুহুতের জন্য মনটা সংকুচিত হইয়া গেল। কালির ছিটা এত দুরেও ছড়ায়!

বোল্টমী বলিল, "বেণী ভাবিয়াছিল, আমার ভক্তিটাকে এক ফ্রা্রে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু, এ তো তেলের বাতি নয়, এ যে আগ্রন! আমার গোর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো।"

আমি বলিলাম, "আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয়তো একদিন ল্কাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।"

বোষ্টমী কহিল, "মান্বের মনে বিষ যে কত সে তো দেখিলে। লোভ আর টি কিবে না।"

আমি বলিলাম, "মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।"

বোষ্টমী কহিল, "দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্যানত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল; বোট্মী তাহার জীবনের কথা আমাকে শ্বনাইল।—

আমার স্বামী বড়ো সাদা মান্ষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার ব্রিঝবার শক্তি কম। কিন্তু, আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া ব্রিঝতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি, তাঁহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একট্ব ব্যাবসা করিতেন, কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা, তাঁহার লোভ অলপ। যেট্বকু তাঁহার দরকার সেট্বকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের প্রেই আমার শ্বশর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অলপদিন পরেই শাশ্বভির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার দ্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন-কি, বলিতে লঙ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তব্ব আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে ব্রিকতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাঁহার গ্রেঠাকুরকে। শ্বে ভক্তি নয়, সে ভালোবাসা—এমন ভালোবাসা দেখা যায় না।

গ্রন্ঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছ্ব কম। কী স্বন্দর রূপ তাঁর।

বলিতে বলিতে বোণ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দ্রেবিহারী চক্ষ্ দ্রিটকে বহু দ্রে পাঠাইয়া দিল এবং গুন্গুন্ করিয়া গাহিল—

অর্ণাকরণথানি তর্ণ অম্তে ছানি কোন্ বিধি নির্মিল দেহা।

এই গ্রেক্টাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন; তখন হইতেই তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমপণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বিলয়াই জানিতেন। সেইজন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সংগীদের সংগ মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গ্রেন্টাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গ্রন্থাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিথি নাই, পাড়ার সই-সাঙাতিদের সঙ্গে মিলিবার জন্যই তখন আমার মন ছন্টিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক-একসময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পেণছিয়াছে, মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে. এমন বিপদ আর কী হইতে পারে। আমার গোপাল আসিয়া দেখিল, তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বিলয়া তাহার বাপ কণ্ট পাইতেন। কিন্তু, তাঁহার হদয় যে ছিল বোবা, আজ পর্যন্ত তাঁহার দ্বঃথের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমান্বের মতো তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অলপবরসের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিয়া দুখ গরম করিয়া খাওয়াইয়া কর্তাদন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। প্জাপার্বণে জমিদারদের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, "আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও, আমি এখানেই থাকি।" তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না, এইজন্য তাঁহার ছুতা।

আশ্চর্য এই, তব্ব ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসিত। সে যেন ব্রবিত, স্বযোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার কাছে থাকিত তখনও ভয়ে ভয়ে থাকিত। সে আমাকে অলপ পাইয়াছিল বিলয়াই আমাকে পাইবার আকাজ্ফা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্য ঘাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য সে আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জারগা, সেখানে ছেলেকে লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেইজন্য পারতপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিরা রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কালা জুড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হে'সেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, "বাছা, ছেলেকে দেখিয়ো, আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসি গে।"

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর কেহ ছিল না। সিঙ্গনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দিঘিটা প্রাচীনকালের; কোন্ রানী কবে খনন করাইরাছিলেন তাই ইহার নাম রানীসাগর। সাঁতার দিয়া এই দিঘি এপার-ওপার করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কলে কলে কলে জল। দিঘি যখন প্রায় অর্ধে কটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শ্রনিতে পাইলাম, "মা।" ফিরিয়া দেখি, খোকা ঘাটের সির্ণিড়তে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীংকার করিয়া বলিলাম, "আর আসিস নে, আমি যাচছি।" নিষেধ শ্রেরা হাসিতে হাসিতে সে আরো নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ ব্রজিলাম। পাছে কী দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দিঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মতো থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের-কাঙাল ছেলেকে

জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম, কিন্তু আর সে 'মা' বলিয়া ডাকিল না।
আমার গোপালকে আমি এতাদন কাঁদাইয়াছি, সেই সমস্ত অনাদর আজ আমার
উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর
যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি, আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া
রহিল।

আমার স্বামীর বৃকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্থামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন তো ভালো হইত; কিন্তু তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি, এমন সময় গ্রেন্ঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যথন ছেলেবয়সে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে খেলাধ্বলা করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলেবয়সের বন্ধ্ব বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার 'পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথি, ইংহার সামনে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না।

আমার স্বামী আমাকে সাম্থনা করিবার জন্য তাঁহার গ্রেব্র অন্বরোধ করিলেন। গ্রেব্র আমাকে শাদ্র শ্রনাইতে লাগিলেন,। শাদ্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইরাছিল বলিয়া মনে তো হয় না। আমার কাছে সে-সব কথার যা-কিছ্র মূল্যে সে তাঁহারই ম্বথের কথা বলিয়া। মান্বের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অম্ত মান্বেকে পান করাইয়া থাকেন; অমন স্বধাপাত্র তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মান্বের কণ্ঠ দিয়াই তো স্বধা তিনিও পান করেন।

গ্রের প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভব্তি আমাদের সংসারকে সর্বত্র মোচাকের ভিতরকার মধ্রে মতো ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহারবিহার ধনজন সমস্তই এই ভব্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ডুবিয়া তবে সান্থনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গ্রের র্পেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তার পর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম, আমার আঙ্বলের মধ্যে আনন্দধর্নি বাজিত। ব্রাহমণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হদয়ের সব ক্ষম্ধাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমনুদ্র, সেদিকে তো তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একট্ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুনিশ করিতে পারি, তাহাতেও এত দিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গ্রন্সেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খাদি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভক্তি আরো বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন, আমার কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার জন্য গ্রন্থর বিশেষ উৎসাহ, তখন তিনি ভাবিতেন, গ্রন্থর কাছে বান্ধিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রুম্থা পাইয়াছেন, তাঁহার স্বাী এবার বান্ধির জোরে গ্রন্থকে খাদি করিতে পারিল এই তাঁহার সোভাগ্য।

এমন করিয়া চার-পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না। সমসত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু, গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্থামীর কাছে ধরা পড়িল। তারপর একদিনে একটি মুহুতে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্মনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ভিজাকাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আমতলায় গ্রন্থাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্-একটা সংস্কৃত মল্ম আব্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঞ্চো দেখা হওরাতে লজ্জার একট্ব পাশ কাটাইরা চলিরা বাইবার চেন্টা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিরা ডাকিলেন। আমি জড়োসড়ো হইরা মাথা নিচু করিরা দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মনুথের 'পরে দ্ভিট রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সনুন্ব।"

ভালে ভালে রাজ্যের পাখি ভাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝাপে ভাঁটি ফর্ল ফর্টিয়াছে, আমের ভালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আল্ঝাল্র হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছ্র জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরঘরে চ্বিকলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্কিগ্রলি আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।

সেদিন গ্রের আহার করিতে আসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্দী নাই কেন।" আমার স্বামী আমাকে খুজিয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ওগো, আমার সে প্থিবী আর নাই, আমি সে স্থের আলো আর খ্রিজয়া পাইলাম না। ঠাকুরঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মতো ফুটিয়া উঠে। সেই আঁধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আধটা কথা শুনিয়া হঠাৎ ব্বিতে পারি, এই সাদা মানুষ্টি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে ব্বিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গ্রন্থ কথা কিছ্ন-না-কিছ্ন হয়।

অনেক রাত করিলাম। তথন তিন প্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া দেখি, আমার দ্বামী তথনো খাটে শোন নাই, নিচে শ্রইয়া ঘ্রমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলায় শ্রইয়া পড়িলাম। ঘ্রমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুণ্ডিলেন, আমার ব্বকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁহার শেষদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পর্রদিন ভোরে যখন তাঁর ঘ্রম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বাসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আঁধারের একধারে অলপ একট্র রঙ ধারিয়াছে; তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা ল্বটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার শ্বথের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আর আমি সংসার করিব না।"

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন, তিনি স্বংন দেখিতেছেন— কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

আমি বলিলাম, "আমার মাথার দিবা, তুমি অন্য দ্বী বিবাহ করো। আমি বিদায় লইলাম।"

স্বামী কহিলেন, "তুমি এ কী বলিতেছ। তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল।"

আমি বলিলাম, "গুরুঠাকুর।"

স্বামী হতব্দিধ হইয়া গেলেন; "গ্রন্ঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন।" আমি বলিলাম, "আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তথনি বলিলেন।"

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন আদেশ কেন করিলেন।" আমি বলিলাম, "জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন তো তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।"

্দ্রামী বলিলেন, "সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বুঝাইয়া বলিব।"

আমি বলিলাম, "হয়তো গ্রুর ব্রিওতে পারেন, কিন্তু আমার মন ব্রিওবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘ্রচিল।"

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরশা হইল তিনি বলিলেন, "চলো-না, দক্রেনে একবার তাঁর কাছেই যাই।"

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "তাঁর সংশ্যে আর আমার দেখা হইবে না।" তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি, আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

প্থিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খ্রীজতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড করিয়া প্রণাম করিল।

আষাঢ় ১৩২১

## স্ত্রীর পত্র

গ্রীচরণকমলেষ,

আজ পর্নেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখবার মতো ফাঁকট্যুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেরে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে।
শাম্বকর সংগ্র খোলসের যে-সম্বন্ধ কলকাতার সংগ্র তোমার তাই; সে তোমার
দেহমনের সংগ্র এটে গিয়েছে; তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না।
বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সম্দুদের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদী বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশ্ববয়সে আমি আর আমার ভাই একসংগই সান্নিপাতিক জরের পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেংচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, "মূণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?" চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের পারেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বর্নিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠি-খানি লিখতে বর্সেছি।

যেদিন তোমাদের দ্রসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধ্নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স বারো। দ্বর্গম পাড়াগাঁরে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেরাল ডাকে। সেইশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাক্রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্কি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পেশছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রায়া— সেই রায়ার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউরের র্পের অভাব মেজোবউকে দিয়ে প্রণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কণ্ট করে আমাদের সে গাঁরে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে যকৃং অম্লশ্ল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না— তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার ব্ক দ্র্দ্র্র্ করতে লাগল, মা দ্র্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁরের প্জারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের র্পের উপর ভরসা; কিন্তু, সেই র্পের গ্রমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার র্পে গ্রেণও মেরে-মান্যের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতৎক আমার ব্রকের মধ্যে

পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শাস্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেরে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগির করছিল— আমার কোথাও লুকোবার জায়গাছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল—তোমাদের বাড়িতে এসে উঠল ম। আমার খংগ নিল সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিলির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপর আমি সন্দরী বটে। সে-কথা শন্নে আমার বড়ো জারের মন্থ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার র্পের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। র্প-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পশ্ডিত গণগাম্ভিকা দিয়ে গড়তেন, তাহলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে, সে-কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বৃদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বৃদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টি'কে আছে। মা আমার এই বৃদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্বিশ্ন ছিলেন, মেয়েমান্মের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বৃদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বৃদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দ্ববলা গাল দিয়েছ। কট্ব কথাই হচ্ছে অক্ষমের সাশ্বনা: অতএব সে আমি ক্ষমা করলমে।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমারা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি: আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সি ডিতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোর্ব থাকে, সামনের উঠোনট্রকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ; উপবাসী গোর্গ্বলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগ্র্লো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে থাব্লা করে দিত। আমার প্রাণ কাদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এল্বম সেদিন সেই দুটি গোর্ব এবং তিনটি বাছ্বরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোথে ঠেকল। যতিদন নতুন বউ ছিল্বম নিজে না খেয়ে ল্বকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বড়ো হল্বম তখন গোর্বর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পকীরেরা আমার গোল্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেরেটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেক্টে থাকত তাহলে সেই আমার জীবনে যা-কিছ্ন বড়ো, যা-কিছ্ন সত্য সমস্ত এনে দিত; তখন মেজবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দ্বংখট্কু পেল্মে কিল্ড মা হবার মুক্তিটুক পেল্মে না।

মনে আছে, ইংরেজ ভান্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরম্ভ হয়ে বকাবিক করেছিল। সদরে তোমাদের একট্খানি বাগান আছে। ঘরে সাজসঙ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর, অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ; সেদিকে কোনো লঙ্জা নেই, শ্রী নেই, সঙ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্মিট্ করে জরলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমসত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ভান্তার একটা ভূল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বর্নিঝ আমাদের অহোরাচ দ্বংখ দেয়। ঠিক উল্টো—অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগ্নকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বর্মতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায়্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমান্ম্ব দ্বংখ বাধ করতেই লঙ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমান্ম্বকে দ্বংখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তাহলে যতদ্র সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দ্বংখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

বেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে, এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শন্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আল্গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়স্ম্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদ্ব্রিটা কী। মরতে লাজ্জা হয়; আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেরেটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অসত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোর্বছ্র নিয়ে পড়ল্ম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইট্কু থেকে ইটকাঠের ব্বকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একট্খানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শ্রুর হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দর্ব তার খ্রুড়্তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো—দেখল্মম. তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বে'ধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া— সে কতবড়ো অপমান। দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল, তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তার পরে দেখল্ম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতাস্ত দরদে পড়ে বোনটিকৈ নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দুরে করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খ্লে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলম, বড়ো জা সকলকে একট্ব বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দর খাওয়াপরার এমনি মোটারকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিষ্কু করলেন যে আমার, কেবল দ্বঃখ নয়, লঙ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে বাসত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দরকে ভারি স্ববিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সসতা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছ্ ছিল না— র্পও না, টাকাও না। আমার শ্বশ্বরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদ্র সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জ্বড়ে থাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধ্ব দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুর্শাকল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বর্ঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়— তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দন্ধে আমি আমার ঘরে টেনে নিল্ম। দিদি বললেন, "মেজোবউ গরিবের ঘরের মেরের মাথাটি থেতে বসলেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটাল্ম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বে'চে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে-স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহট্বকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দ্রের বয়স থেকে দ্ব-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেন্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোন্দের চেয়ে কম ছিল না, এ কথা ল্বিকয়ে বললে অনাায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জনোই লোকে উদ্বিশ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দ্র বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খ্রুতুতো ভাইরা তাকে এমন একট্র কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে-কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মান্ম তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমান্ম যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্যে আঁশতাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দ্র খ্রুতুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দর্কে যখন আমার ঘরে ডেকে আনল্ম, তার ব্রকের মধ্যে কাঁপতে

লাগল। তার তয় দেখে আমার বড়ো দৃঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একট্বখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে ব্রবিয়ে দিল্ম।

কিন্তু, আমার ঘর শ্বেষ্ তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজিট সহজ্ব লা। দ্ব-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছ্র হবে। তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দ্র। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাঙ্কার এসে বললে, আর দ্বই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দ্বই-একদিনের সব্বর সইবে কে। বিন্দ্র তো তার ব্যামোর লন্জাতেই মরবার জো হল। আমি বলল্ম, বসন্ত হয় তো হোক্, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছ্র করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারম্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দ্রর দিদিও যখন অত্যন্ত বির্রান্তর ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও বাস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দ্র।

অনাদরে মান্ব হবার একটা মহত গুল শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না—মরার সদর রাহতাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, প্থিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মান্বকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বশ্ধে বিন্দুর ভয় যথন ভাঙল তথন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শ্রুর্করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম ম্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-প্রুমের মধ্যে। আমার যে রুপ ছিল সে-কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি—এতদিন পরে সেই রুপটা নিয়ে পড়ল এই কুষ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, "দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম, সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দ্বই হাত দিয়ে নাড়তেচাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছ্ব-না-কিছ্ব্ সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর্গিকের পাঁচিলের গারে নদমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগর্নল রাঙা টক্টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকল্লার মধ্যে ঐ অনাদ্ত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি ব্রুক্ম্ম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ ন্বর্গ থেকে আসে, গালর মোড় থেকে আসে না।

বিন্দর ভালোবাসার দর্ঃসহ বৈগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক একবার তার উপর রাগ হত, সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বর্প দেখল্ম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মৃক্ত স্বর্প। এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরষত্ব করছি, এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খংপখংপ-খিট্খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজ্বন্ধ চুরি গেল, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল, এ-কথার আভাস দিতে তোমাদের লম্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙগামায় লোকের বাড়িতক্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু প্রলিসের পোষা মেয়ে চর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত— তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও-মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ণ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলমে। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দক্কে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাতখরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরিদন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধ্রতি পরতে আরম্ভ করে দিলম। আর, মতির মা যখন আমার এ'টো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল, তাকে বারণ করে দিলমে। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এ'টো ভাত বাছম্বকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাং সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খ্ব খ্রণ হও নি। আমাকে খ্রণ না করলেও চলে আর তোমাদের খ্রিশ না করলেই নয়, এই স্বান্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জাের করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ ব্রিঝ, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে ব্রন্থি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, "বাঁচল্ম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।"

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শ্নেল্ম, সকল বিষয়েই ভালো। বিশ্ন্ আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, ''দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।"

আমি তাকে অনেক ব্রিথয়ে বলল্ম, "বিন্দ্র, তুই ভয় করিস নে—শ্রেছি, তোর বর ভালো।"

বিন্দ্বললে, "বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।"

বরপক্ষেরা বিন্দাকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়াদিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দরে কালা আর থামতে চায় না। সে তার কী কণ্ট, সে আমি জানি। বিন্দরে জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু, ওর বিবাহ বন্ধ হোক, এ-কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে, তাতে কা**লো মেয়ে—কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে-কথা** না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কে'পে ওঠে।

বিন্দ্ বললে, "দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।"

আমি তাকে খ্ব ধমকে দিল্ম, কিন্তু অন্তর্থামী জানেন, যদি কোনো সহজ্ঞ-ভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আঁগের দিন বিন্দ্র তার দিদিকে গিয়ে বললে, "দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।"

কিছ্কাল থেকে ল্বকিয়ে ল্বকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শ্বধ হদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, "জানিস তো, বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মৃত্তি সব। কপালে যদি দ্বংখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।"

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই— বিন্দ্রকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেয়েছিল্ম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা বলে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই— সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি ব্রালন্ম, বিন্দর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয়, তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছ্বতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন—আমার কিছ্ব কিছ্ব গয়না দিয়ে আমি ল্বিকয়ে বিন্দকে সাজিয়ে দিয়েছিল্ম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্যে তোমরা তাকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দ্র আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতাশ্তই ত্যাগ কর'লে?"

আমি বলল্ম, "না বিন্দি, তোর ষেমন দশাই হোক-না কেন, আমি তোকে শেষ প্র্যুক্ত ত্যাগ করব না।"

তিন দিন গেল। তোমাদের তাল্বকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিরেছিল, তাকে তোমার জঠরাগিন থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লারাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিরেছিল্বম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসত্ম; তোমার চাকরদের প্রতি দ্বই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢ্বকে দেখি, বিন্দ্ব এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে ল্বটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিশুর স্বামী পাগুল।

"সতিঃ বলছিস, বিন্দি?"

"এত বড়ো মিথ্যা কথা ডোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশ্বের এই বিবাহে মত ছিল না— কিন্তু তিনি আমার শাশ্বড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিমি বিবাহের প্রে'ই কাশী চলে গেছেন। শাশ্রিড় জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়ল্ম। মেয়েমান্বকে মেয়েমান্ব দয়া করে না। বলে, 'ও তো মেয়েমান্ব বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো প্রেষ বটে।'

বিন্দ্র স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাদ্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দ্র দ্বুপ্রবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসন্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দ্র স্বামং রানী রাসমাণ: বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দ্র তা ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাদ্রে শাশ্বড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শ্বেত বললে, বিন্দ্রর প্রাণ শ্বিকয়ে গেল। শাশ্বড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু প্ররো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দ্রকে ঘরে ঢ্কতে হল। স্বামী সে-রাদ্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দ্রর শালীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যথন ঘ্রমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিন্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘ্ণায় রাগে আমার সকল শরীর জবলতে লাগল। আমি বলল্ম. "এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দ্র, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।"

তোমরা বললে, "বিন্দ্র মিখ্যা কথা বলছে।"

আমি বলল ম, "ও কখনো মিথ্যা বলে নি।"

তোমরা বললে, "কেমন করে জানলে।"

আমি বলল্ম, "আমি নিশ্চয় জানি।"

তোমরা ভয় দেখালে, "বিন্দর্র শ্বশর্ববাড়ির লোকে প্রলিস-কেস করলে মুশ্রকিলে পড়তে হবে।"

আমি বললম, "ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সংখ্য ওর বিয়ে দিয়েছে এ-কথা কি আদালত শুনেবে না।"

তোমরা বললে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।"

আমি বলল্ম, "আমি নিজের গরনা বেচে যা করতে পারি করব।"

তোমরা বললে, "উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।"

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ওদিকে বিন্দরে শ্বশ্রবাড়ি থেকে ওর ভাসন্তর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জাের আছে জানি নে— কিন্তু কসাইরের হাত থেকে ষে গাের প্রাণভরে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে প্রনিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনােমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বলল্ম "তা দিক থানায় থবর!"

এই বলে মনে করলমে, বিন্দানে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দানেই। তোমাদের সংশ্যে আমার বাদপ্রতিবাদ ষখন চলছিল তখন বিন্দান আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসনুরের কাছে ধরা দিয়েছে। ব্রেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দৃঃখ আরও বাড়ালে। তার শাশ্রিড়র তর্ক এই ষে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সংগ্য তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, "ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।"

কুণ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্থাী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পেণছি দিয়েছে সতীসাধনীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপ্রর্মতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের প্রব্যের মনে আজ পর্যন্ত একট্বও সংকোচবোধ হয় নি, সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দ্রর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেণ্ট হয় নি। বিন্দ্রর জন্যে আমার ব্বক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লম্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেণ্যে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ফার্ক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বৃশ্ধি দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছ্বতেই সইতে পারলা্ম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দ্র আমাদের ঘরে আর আসবে না, কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিল্ম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরং কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই তো যত রকমের ভলন্টিয়ারি করা, শেলগের পাড়ার ইশ্রুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দ্বার সে এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল করেও কিছ্মান্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বলল্ম, "বিন্দ্র খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরং। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।"

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দর্কে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, "আবার কী হাঙগামা বাধিয়েছ।"

আমি বলল্ম, "সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিল্ম, তোমানের ঘরে এসেছিল্ম—কিন্তু সে তো তোমানেরই কীতি।"

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, "বিন্দ্রকে আবার এনে কোথাও লর্নিরে রেখেছ?" আমি বলল্ম, "বিন্দ্র যদি আসত তা হলে নিশ্চর এনে ল্রনিরে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরংকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরং আমাদের বাড়ি ষাতায়াত করে, এ তোমরা কিছ্মতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর 'পরে প্রলিসের দ্ভি আছে—কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদের স্কুধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ভাকতুম না।

তোমার কাছে শ্নলমুম, বিন্দ্ব আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসনুর খোঁজ করতে এসেছে। শ্ননে আমার ব্বেকর মধ্যে শেল বি'ধল। হতভাগিনীর যে কী অসহা কণ্ট তা ব্রক্তমুম অথচ কিছ্ই করবার রাস্তানেই।

শরং খবর নিতে ছন্টল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, "বিন্দন্ব তার খন্ড্তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমনল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশন্রবাড়ি পেশছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাডা দণ্ড যা ঘটেছে, তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।

তোমাদের খ্রাড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্খ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, "আমিও ধাব।"

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দৈখে তোমরা এত খুনিশ হয়ে উঠলে যে, কিছুমান আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

ব্ধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরংকে ডেকে বলল্ম, "যেমন করে হোক, বিন্দ্রকে ব্ধবারে প্রবী যাবার গাড়িতে তোকে তলে দিতে হবে।"

শরতের মৃথ প্রফল্লে হয়ে উঠল; সে বললে, "ভয় নেই, দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে প্রেনী পর্যকত চলে যাব—ফাঁকি দিয়ে জগল্লাথ দেখা হয়ে যাবে।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মূখ দেখেই আমার বৃক দমে গেল। আমি বললুম, "কী, শরং? সুবিধা হল না বুঝি?"

সে বললে. "না i"

আমি বলল ম. "রাজি করতে পার্রাল নে?"

সে বললে, "আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগন্ন ধরিরে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিল্ম, তার কাছে খবর পোল্ম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি ওরা নণ্ট করেছে।"

যাক, শান্তি হল।

দেশস্মুন্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, "মেয়েদের কাপড়ে আগনুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।"

তোমরা বললে, "এ সমস্ত নাটক করা।" তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীর-প্রেষ্বদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে! যতদিন বে'চে ছিল রূপে গ্রেণ কোনো যশ পায় নি—মরবার বেলাও যে একট্ব ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের প্রুষরা খ্লিশ হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না। মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি चरেतत भर्या निर्मालका कौंगलान। किन्छु स्म काझात भर्या এको मान्यना ছिল। यादे रहाक्- ना रकन, उद्भ तका हरसर्छ, भरतर्छ वहे राजा ना। रव राज थाकरना की ना हरा भाता । আমি তীথে এসেছি। বিন্দরে আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দ্বংখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে থাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার দ্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধনী বড়ো জায়ের মতো পতিদ্বতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেণ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে—আমার এ চিঠি সেজনা নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গালিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমান্ধের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তব্ ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জারই থাক্-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দম্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দ্ব কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খ্ড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবিশ্বত স্থাী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যম্নাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার ব্কের মধ্যে যেন বাণ বি'ধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করল্ম, জগতের মধ্যে যা-কিছ্ন সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গালির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বৃদ্ব্দটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর স্বধাপার হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক-না, এক মহুত্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইট্রুকু মার চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভ্বনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ই'টকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযারা, কড তুচ্ছ এর সমন্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বৃলি, এর সমন্ত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত— আর হার হল তোমার নিজের স্তিট ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল—কোথায় রে রাজমিন্দ্রীর গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দৃঃখে কোন্ অপমানে মান্বকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে! ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিল্ল হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সম্ব্র্থে আজ নীল সম্বূদ্ধ, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপাঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধক্লারে আমাকে ঢেকে রেখে দির্মোছলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নির্মেছিল। সেই মেরেটাই তার আপনার মৃত্যু দিরে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিল্ল করে দিরে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জারগা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই স্কুন্দর সমস্ত আকাশ দিরে আমাকে চেরে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন প্রোনো ঠাট্টা তোমাদের সঞ্জো আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেরেমান্র ছিল— তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়্বক বাপ, ছাড়্বক মা, ছাড়্বক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভূ—তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বে'চে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিল— ম্ণাল।

প্রাবণ ১৩২১

## ভাইফোঁটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন এক রাত্রে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেণ্ডা মেঘের ট্রকরাও নাই।

আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগলো ঝল্মল্ করিয়া উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পেছিয়াছি এটা যখন দ্রে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাত্রে সর্বাঞ্চো ঘাম দিয়াছে, কত গ্রীচ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠাডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছ্বটি পাইয়াছি যে, ঐ যে আতাগাছের ডালে একটা গিরগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে, সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্বন্দ্র খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব, এটা তত কঠিন না— কিন্তু আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন-প্র্র্ষ চালয়া আসিয়াছে সেটা আমারই জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চালল, সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বাস্তিছিল না; এমন-কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু, আজ যখন আর পদা রহিল না, খাতাপত্রের গ্রহাগহরর হইতে অখ্যাতিগ্রলো কালো ক্লিমির মতো কিল্বিল্ করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপ্রব্বের স্নামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জ্বয়াচোর। বাঁচা গেল।

উকিলে উকিলে ছে'ড়াছি'ড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড়ো কলঙেকর কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই— কারণ, স্বয়ং ধর্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্রাই অন্য লোকের ধনের চেয়ে মাথা উচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততােধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত ভায়ার গলপ বালয়াছিলেন শর্নারা পরাদিন হইতে সম্ধার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শর্ইতাম। সেখানে দেয়াল জর্ডিয়া ম্যাপগ্রলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সম্দ্র তেরাে নদীর গলপটাকে ফাঁসিকাঠে ঝ্লাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শর্চিবায়্র প্রবল ছিল। আমাদের জবাবাদিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছ্ব জিনিস বেচিয়াছিল। তারই কোনো একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হ্বকুমে সেই দড়ি হকারকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাশ্তায় আমাকে ছর্টিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধ্বতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মান্ব। মান্ব বিললে একট্ব বেশি বলা হয়— আমরা ছাড়া আর সকলেই মান্ব, কেবল আমরা মান্বের দ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গলপ নীরস, বাকা স্বলপ, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখ্বত। ইহাতে বাল্যলীলায় মন্ত যে একটা ফাঁক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভতি হইত। আমাদের মান্টার হইতে ম্বিদ পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দন্তবাড়ির ছেলেরা সত্যযুগ হইতে হঠাং পথ ভূলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একট্ব ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণশন্তির সব্বজ জয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোনু ফাঁকে আমি একট্বখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কয়জনের ঘরে আমাদের যাওয়া-আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অথিলবাব্। তিনি রাহ়্মসমাজের লোক; বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনস্য়া, আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। আমি তার শাসন-কর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশ্বম্থের সেই ঘন কালো চোধের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই প্থিবীর আলোর সমস্ত প্রথরতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কী স্নিন্ধ করিয়াই সে ম্থের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দ্বলিতেছে তার সেই বেণীটি, সেও আমার মনে পড়ে; আর মনে পড়ে সেই দ্বইখানি হাত—কেন জানি না, তার মধ্যে বড়ো একটি কর্ণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারও হাত ধরিতে চার; তার সেই কচি আঙ্বলগ্লি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার ম্বার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বৃথিঝবার আগেও অনেকটা বৃথি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়—হঠাং একদিন কোনো-এক দিক হইতে আলো পড়িলে সেগ্রলা চোখে পড়ে। অন্র মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তার বৃড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতত্ব সন্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার ঘরের জ্ঞানভান্ডারের আবর্জনার মধ্যেও ঠাঁই পাইবার যোগ্য নয়; তার পরে সে আবার নিজের কল্পনার যোগেও কত কী যে সৃতি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলই তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলই বলিতে হইত, "অন্, এ-সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়!" শ্নিরা অন্র দ্ই চোখে কালো পল্লবের ছায়ার উপরে আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অন্ যখন তার ছোটো বোনের কায়া থামাইবার জন্য কত কী বাজে কথা বলিত— তাকে ভুলাইয়া দ্ধ খাওয়াইবার সময় যেখানে পাখি নাই সেখানেও পাখি আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো খবর দিবার চেন্টা করিত, আমি তাকে ভয়ংকর গদ্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি; বলিয়াছি, "উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছ, পরমেশ্বর সমস্ত শ্নিতেছেন, এখনই তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।"

এমনি করিরা আমি তাকে যত শাসন করিরাছি, সে আমার শাসন মানিরাছে। সে নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুশি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে, নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইরাছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অনুও আমাকে নিজের এবং প্থিবীর অধিকাংশের তুলনায় অন্তুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিলবাব্র স্বীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল, আমার মতো ভালো ছেলের সঙ্গে অন্বর বিবাহ দেন। আমারও মনে এটা ছিল, কোনো কন্যার পিতার চোখ এড়াইবার মতো ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শ্নিলাম, বি. এল. পাশ করা একটি টাটকা ম্ন্সেফের সঙ্গে অন্বর সম্বশ্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরিব—আমি তো জানিতাম, সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশ্বলাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত, সে একদিনের মধ্যেই এই হাজার লক্ষ অপরিচিত মান্বের সম্বদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কী বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু বিসর্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম, সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরও ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অন্বেক তো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি: সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায় তাকে আরও ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেণ্ঠতার যে প্জা হইল না, সেদিন এইটেই সংসারের সকলের চেয়ে বড়ো অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক, এটা বোঝা গেল সংসারে শুখু সং হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম, এমন টাকা করিব যে একদিন অখিলবাব্বকে বালিতে হইবে, 'বড়ো ঠকান ঠাকিয়াছি।' খুব ক্ষিয়া কাজের লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের লোক হইবার সব চেয়ে বড়ো সরঞ্জাম নিজের 'পরে অগাধ বিশ্বাস, সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কর্মাত ছিল না। এ জিনিসটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে, অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেজো ব্দিখটা যে আমার স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্ফ্ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল।

বাড়ি-মেরামত, ইলেক্ট্রিক আলো ও পাথার কৌশল, কোন্ জিনিসের কত দর, বাজারদর ওঠাপড়ার গ্রেতত্ত্ব, এক্স্চেঞ্জের রহস্য, স্ল্যান, এস্টিমেট্ প্রভৃতি বিদ্যায় আসর জ্যাইবার মতো ওস্তাদি আমি একরকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেকদিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনই আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কোম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি ব্র্ঝাইয়া দিতাম, যতগ্র্লা কারবার চলিতেছে কোনোটার কাজের ধারা বিশ্বন্থ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর— তা ছাড়া, সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেণিসবার যো নাই। সততার লাগামে একট্র-আধট্র ঢিল না দিলে ব্যাবসা চলে না, এমন কথা আমার কোনো বন্ধ্র বলাতে তার সংগ্য আমার ছাডাছাডি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্য কত সর্বাহণাস্কর প্রাান এপ্টিমেট্ এবং প্রদেপক্টস্ লিখিয়া আমার যশ অক্ষ্ম রাখিতে পারিতাম। কিন্তু বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ করায় লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দায় চাপিল; তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জ্বটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঞ্জে পড়িত। সে যেমন মুখর তেমনি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি সনুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্রা লক্ষ্য করিয়া বলিত, "বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোকসান হইত না।" প্রসন্নর মুখটাকে বড়ো ভয় করিতাম।

অনেকদিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্মায় ল্রাধিয়ানায় শ্রীরংগপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাং কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বাসল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি, তার শ্রুম্ধা পাওয়া কি কম আরাম!

প্রসন্ন কহিল, "ভাই, আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্যান্ত বরাবর সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"

প্রসন্নর মুখে এত বড়ো কথাটা যে কতই বড়ো, তাহা প্রসন্নর সঙ্গে ধারা এক ক্লাসে না পড়িয়াছে তারা ব্রুঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন প্থিবীটাকে খুব করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, "কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি, দাদা— কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বৃদ্ধির জোরেই কিন্তি মাত করিতে চায়, ভূলিয়া যায় যে মাথার উপরে ধর্ম আছেন। কিন্তু তোমাতে যে মণিকাঞ্চনযোগ। ধর্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, আবার কর্মের বৃদ্ধিতেও তুমি পাকা।"

তথন ব্যাবসা-খ্যাপা কালটাও পাঁড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল, বাণিজা ছাড়া দেশের মর্বন্ত নাই: এবং ইহাও নিশ্চিত ব্রবিয়াছিল যে. কেবলমান্ত মূলধনটার জোগাড় হইলেই উকিল, মোন্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছান্ত এবং ছান্তদের বাপ-দাদা সকলেই এক দিনেই সকল প্রকার ব্যাবসা প্রোদ্যে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, "আমার সম্বল নাই যে।" সে বলিল, "বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কী।" তখন হঠাৎ মনে হইল, প্রসন্ন তবে বৃঝি এতদিন ধরিয়া আমার সঞ্চো একটা জম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, "ঠাট্টা নয়, দাদা। সততাই তো লক্ষ্মীর সোনার পক্ষ। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।"

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা স্কুদের আশা করিত না, কেবল এই বলিয়া নিশ্চিলত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্বন্তই ঠিকবার আশংকা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খ্লিলাম। কাপড়, কাগজ, কালি, বোতাম, সাবান, যতই আনাই, বিক্লী হইয়া যায়—একেবারে পণ্গপালের মতো খরিন্দার আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে— বিদ্যা ষতই বাড়ে ততই জানা যায় যে, কিছুই জানি না। টাকারও সেই দশা। টাকা ষতই বাড়ে ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেইরকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল— ঠিক যে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল যে, খ্রুচরা-দোকানদারির কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। প্থিবী জুড়িয়া যে সব ব্যাবসা সেই তো ব্যাবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মতো অগ্রসর হয় না, কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া উঠিল যেন এমন নৃতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কথনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষের তিসির ব্যাবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়; কোথায় কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত, নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত; জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সম্দ্রপারে চালান করিতে পারিলে এক লম্ফে কত লাভ হওয়া উচিত—কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছিকয়া. কোথাও বা অন্লোম-প্রণালীতে, কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে, লাল এবং কালো কালিতে, অতি পরিজ্ঞার অক্ষরে লম্বা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্তি করিয়া যখন প্রসন্নর হাতে দিলাম তথন সে আমার পায়ের ধ্বলা লইতে যায় আর-কি।

সে বলিল, "মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ সব কিছ্ম কিছ্ম বৃঝি, কিন্তু আজ হইতে, দাদা, তোমার শাগ্রেদ হইলাম।"

আবার একট্ন প্রতিবাদও করিল। বলিল, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্ঞা— মনে আছে তো? কী জানি, হিসাবে ভল থাকিতেও পারে।"

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভূল যে নাই, কাগজে কাগজে তাহার অকাট্য প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোক্সান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও, ম্নফাকে কোনোমতেই শতকরা বিশ-পর্ণচশের নিচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারির সর খাল বাহিয়া কারবারের সমন্দ্র গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতানত আমারই জেদবশত ঘটিল, এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দত্তবংশের সততা, তার উপরে স,দের লোভ : গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

काष्ट्र श्रातम करिया जात पिमा भारे ना। श्लाति खगुला पिया नान धयः

কালো কালির রেথায় ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ খ্রিজয়া পাওয়া দায়। আমার প্যানের রসভঙ্গ হয়, তাই কাজে সর্থ পাই না। অন্তরাআ প্পণ্ট ব্রিকতে লাগিল, কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই, অথচ সেটা কব্ল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্তর হাতেই পড়িল, অথচ আমিই যে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা, এ ছাড়া প্রসন্তর মুখে আর কথাই নাই। তার মতলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি, এই দ্রুইয়ে মিলিয়া ব্যাবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন্ পথে ছর্টিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দৈখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কলেও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়, কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার স্দুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই স্বুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেকদিন হইয়াছে। আমি জানিতাম, ঘরকল্পা ছাড়া আমার দ্বীর আর কোনো-কিছ্বতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্তেত্যর মতো এক গণ্ড্ষে টাকার সমনুদ্র শর্নিষয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জানি না কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দরোয়ান পর্যক্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার দ্বীও আমাকে ধরিয়া পড়িল, সে কিছ্ব কিছ্ব গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্ণসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম, লোভের মতো রিপ্ব নাই।—স্বীর টাকা লই নাই।

. আরও একজনের টাকা আমি **লই**তে পারি নাই।

অন্ একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমনি ধনী বলিয়া তার দ্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত, দেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে: কেহ বলিত আরও অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অন্ তার দ্বামীর সহধার্মণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই তো। অন্ তো তেমন শিক্ষা এবং সংগ পায় নাই।

এই টাকা কিছ্ম খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অন্বরোধ করিয়া পাঠাইয়া-ছিল। লোভ হইল, দরকারও খ্ব ছিল, কিল্টু ভয়ে তার সঙ্গে দেখা পর্যক্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড়ো হুণিডর মেয়াদ আসল্ল এমন সময়ে প্রসল্ল আসিয়া বলিল, "অখিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।"

আমি বলিলাম, "যেরকম দশা সিংধ-কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।"

প্রসন্ন কহিল, "যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে! কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।"

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পর্যাদন প্রসম আসিয়া কহিল, 'দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠি গণংকার আসিয়াছে, তাহার কাছে কৃষ্ঠি লইয়া চলো।"

সনাতন দত্তর বংশে কুণ্ঠি মিলাইয়া ভাগাপরীক্ষা! দ্বর্বলতার দিনে মানব-প্রকৃতির ভিতরকার সাবেককেলে বর্বরটা বল পাইয়া উঠে। বাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ংকর তখন বাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বুন্দিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নিব্যুদ্ধিতার শরণ লইলাম; জন্মক্ষণ ও সন-তারিখ লইয়া গণাইতে গেলাম।

শ্বনিলাম, আমি সর্বনাশের শেষ কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু এইবার বৃহস্পতি অন্ক্ল— এখন তিনি আমাকে কোনো-একটি স্বীলোকের ধনের সাহায্যে উম্বার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্নর হাত আছে, এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, "খোলো দেখি।" খ্লিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সংগ্রে মফঃস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জনুরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ভাক্তাররা ভয় করিতেছে তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে, "আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার সনুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন।"—এমনি করিয়া সে সনুবোধকে ও সনুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম, অনুর রোগটি তাকে এই পূথিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দ্র হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছ্ স্থলে সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, সেই তার কর্ণ দুটি চোখের ঘন পল্লব। চোখের নিচে কালি পড়িয়া মনে হইতেছে, যেন তার দৃষ্টির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অনুর মুখের উপর একটি শাল্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি, আমার আর বেশি দিন নাই। পরশ্ব ভাইফোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাইফোঁটা দিয়া যাইব।"

টাকার কথা কিছ্রই বলিলাম না। স্ববোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বয়স সাত। চোখদ্বটি মায়েরই মতো। সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব, প্থিবী যেন তাকে প্রা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া তার কপাল চুন্বন করিলাম। সে চুপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইল।"

আমি বলিলাম, "আজ আর সময় হইল না।"

সে কহিল, "মেয়াদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।"

অনুর সেই মুখখানি, সেই মূত্যুসরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্বনাশকে আমার তেমন ভয়ংকর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছ্বকাল হইতে হিসাবপত্ত দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ক্ল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ ব্জিয়া থাকিতাম। মরিয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম, ব্ঝিবার চেষ্টা করিতাম না।

ভাইফেটার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ লইয়া জাের করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম, মূলধনের সমুস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সে চিয়া না চলিলে নোকার্ডাব হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাইফোঁটার নিমলুণে চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবৃদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বৃদ্ধি ছাড়া আর-কিছ্কেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড়ো খারাপ হইল।

অন্র জার বাড়িয়াছে। দেখিলাম, সে বিছানায় শ্রেয়া। নিচে মেঝের উপর চুপ করিয়া বাসয়া স্বোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমার স্থাকৈও সভেগ আনিব। কিন্তু অনুর সম্বন্ধে আমার স্থার মনের কোণে বোধ করি একট্খানি ঈর্বাছিল, তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল— আমিও পাঁডাপাঁডি করিলাম না।

অন্ম জিজ্ঞাসা করিল, "বউদিদি এলেন না?"

আমি বলিলাম, "শরীর ভালো নাই।"

অনু একট্র নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেট্কু মাধ্যে দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই-সব অনেক দিনের অতি ছোটো কথা আমার আসম সর্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড়ো হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভুলিয়া গেলাম।

ভাইফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্ঘায়্ব-কামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধৢলা লইল। আমি গোপনে চোখ মৢছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, "স্বোধের জন্য এই যা-কিছ্ম এতদিন আগলাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে স্ববোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।"

আমি বলিলাম, ''অন্, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। স্বোধের দেখা শ্ননার কোনো গ্রুটি হইবে না, কিন্তু টাকা আর-কারও কাছে রাখিয়ো।"

অন্ কহিল, "এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অনু বলিল, "একদিন আড়াল হইতে শুনিরাছি, ডান্ডার বলিয়াছে, স্ববাধের যেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শ্রনিয়া অবাধ ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অনতত আশা লইয়া মরিব য়ে, ডান্ডারের কথা ভূল হইতেও পারে। সাতচিল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে— আরও কিছু এদিকে ওদিকে আছে। ঐ টাকা হইতে স্ববাধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর যদি ভগবান অলপ বয়সেই উহাকে টানিয়া লন, তবে এই টাকা উহার নামে একটা কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।"

আমি কহিলাম, "অন্ব আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।" শ্বনিয়া অন্ব একট্মান্ত হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনরের মতো শোনায়।

বিদায়কালে অন্ বাক্স খ্লিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট ব্ঝাইয়া দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপ্রক ও নাবালক অবস্থায় স্ববোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তর্যাধিকারী।

ু আমি বুলিলাম, ''আমার স্বাথে'র সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া। জড়াইলে।''

অন্ কহিল, "আমি ষে জানি, আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।"

আমি কহিলাম, "কোনো মান্বকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নর।" অন্য কহিল, "আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দস্তুর ব্রিকবার আমার শক্তি নাই।"

বাক্সের মধ্যে গহনা ছিল, সেগর্নল দেখাইয়া সে বলিল, "স্বোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে, তবে বউমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্বাদ দিয়ো। আর এই পালার কণ্ঠীটি বউদিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাথার দিবা, তিনি যেন গ্রহণ করেন।"

এই বলিয়া অন্ যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দৃই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মৃখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দৃই দিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তার মৃত্যু হইল—আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ সারিয়া, টিনের বাক্স হাতে, গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেমনি নামিলাম দেখি, প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, খবর ভালো তো?"

আমি বলিলাম, "এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।"

প্রসন্ন কহিল, "কিন্তু—"

আমি বলিলাম, "সে জানি না—যা হয় তা হোক এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।"

প্রসন্ন বলিল, "তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসংকারে লাগিবে।"

অন্র মৃত্যুর পর স্বোধ আমার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সংগী পাইল।

যারা গলেপর বই পড়ে মনে করে, মান্বের মনের বড়ো বড়ো পরিবর্তন ধারে ধারে ঘটে। ঠিক উলটা। টিকার আগন্ন ধরিতে সময় লাগে কিন্তু বড়ো বড়ো আগন্ন হত্ত্ব করিয়া ধরে। আমি একথা যদি বলি যে, অতি অলপ সময়ের মধ্যে স্বোধের উপর আমার মনের একটা বিশ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, তবে সবাই তার বিস্তারিত কৈফিয়ত চাহিবে। স্বোধ অনাথ, সে বড়ো ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও স্বন্দর, সকলের উপরে স্ববোধের মা স্বরং অন্— কিন্তু তার কথাবার্তা, চলাফেরা, খেলাধ্লা, সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড়ো খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইয়া গেল যে. সুবোধের কাছে মুখ-দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরুল্ড করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ্য হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে বাস্তবাগীশ, সব কাজ তাঁড়ঘাঁড় করা আমার অভ্যাস। কিন্তু স্বোধের কী একরকমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাং যেন উত্তর করিতেই পারে না— যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়; কী দেখে, কী ভাবে, তা সেই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। স্বোধ বহুকাল হইতে র্ম মায়ের কাছে মান্ম, সমবয়সী খেলার সংগী কেউ ছিল না— তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের ম্শাকল এই যে, ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভূলিতেও জানে না। এইজনাই স্বোধকে ডাকিলে হঠাং সাড়া পাওয়া যাইত না, এবং কাজ করিতে বালিলে সে ভূলিয়া যাইত। তার জিনিসপ্র সে কেবলই হারাইত, তাহা লইয়া বাকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত— যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কায়া। আমি বালতে লাগিলাম, এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড়ো খারাপ। আবার মুশকিল এই যে, ইহাকে দেখিয়া অবধি নিতার ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে; তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তার বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কোঁলিক কাজ; ইহাতে আমার পট্বতাও যেমন উৎসাহও তেমনি। স্বোধের স্বভাবটা কর্মপট্ব নয় বালয়াই আমি তাকে খ্ব ক্ষিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম। আবার তার আর-এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল—সে আপনাকে এবং আপনার চারি দিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত।

জানলার সামনেই যে জামর্ল গাছ ছিল সেটাকে সে কী একটা অদ্ভূত নাম দিয়াছিল; স্থাীর কাছে শ্রনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাটাকে মাঠ, আর বালিশগ্রলাকে গোর্র পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালি করাটা যে কত মিথ্যা, ইহা তার নিজের ম্বথে কব্ল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি—সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার গ্রুটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে থতমত থাইয়া যায়: আমার মুবথর সাদা কথাটাও সে ব্রিঝতে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে শ্রুর, করে এবং নিজেকে সামলাইবার মতো বাহির হইতে কোনো ধারা যদি সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে, নৃতন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মান্যকে দ্-চারবার ম্থ বিল যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দ্ব-চারবার বলাটাই প্রথমবারকার বলাটাকে স্থি করে, কোনো উপকরণের দরকার হয় না। স্বোধের উপর কেবলই বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এমনি অভ্যাস হইয়াছিল য়ে, সেটা ত্যাগ করা আমার সাধাই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। সুবোধের বয়স যখন বারো তখন তার কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গাঁলয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে ব্র্ঝাইলাম, অনু তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে স্ব্রোধ আছে বটে, কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম হয় না। অলপ বয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারি দিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কর্মদিন আমার স্ক্রী, আমার ছেলে, স্ববোধ, বাড়ির চাকরবাকর কারও শান্তি ছিল না।

এদিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাদের স্কুদ বন্ধ। পূর্বে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্বিশ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসমকে তাগিদ করি, সে কেবলই দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাওনাদাররা বসিয়া আছে, প্রসম্লর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম, "সংবোধকে ডাকিয়া দাও।"

সে বলিল, "স্বোধ শ্ইয়া আছে।"

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, "শাইয়া আছে? এখন বেলা এগারোটা, এখন সেশাইয়া আছে!"

স্ববোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।"

সর্বদা আমার ফাইফরমাশ খাটিয়া স্ববোধ এ-সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কাকে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে, সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফেরে না। এদিকে যারা ধন্না দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই সুবোধটার গড়িমসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার ঢিলামি আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাত দিন লাগে। এক-একদিন দেখি, বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে— সকালে তাকে বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়— চলিবার সময় যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বিলতাম, জন্মকুড, কুড়েমর মহামহোপাধ্যায়। সে লভ্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বিলয়াছিলাম, "বল্ দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের পরে কোন্ মহাসাগর।" যথন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বিললাম, "সে হচ্ছ তুমি, আলস্যমহাসাগর।" পারতপক্ষে সুবোধ কোনো দিন আমার কাছে কাঁদে না, কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত, কিন্তু বিদ্ধেপ তার মর্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল। রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ভাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িস দ্বধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রসন্ন সন্দের টাকা সন্বোধের হাতে দিয়াছে, সন্বোধ তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে সন্বোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি, বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সন্বোধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কী হইবে। আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কণী করিয়া। সন্বোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ-সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল,

পশ্চাতে ছ্বটিয়া তাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদমশ্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময়ে আমার অন্ধকার ঘরে স্ববোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেণ্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

সংবোধ বলিল, "টাকা পাই নাই।"

আমি তো সনুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই, তবে সে কেন বলিল 'টাকা পাই নাই'। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুন্নি করিয়াছে— কোথাও লন্কাইয়াছে। এই-সমস্ত ভালোমানন্ম ছেলেরাই মিট্মিটে শয়তান।

আমি বহু, কন্টে কণ্ঠ পরিজ্কার করিয়া বলিলাম, "টাকা বাহির করিয়া দে।" সেও উন্ধত হইয়া বলিল, "না, দিব না, তুমি কী করিতে পার করো।"

আমি আর কিছ্তেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠিছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া ষে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনো মতেই উঠিতে পারিলাম না। হাতড়াইতে গিয়া দেখি, জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ ষে রক্ত! ক্রমে রক্ত ব্যাশ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারি দিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা ষাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম—আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল, সন্ধ্যাতারাটি ভাইফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। স্ববোধের উপর আমার এতিদনকার যে অন্যায় বিশ্বেষ ছিল সে কোথায় এক ম্বৃত্তে ছিয় হইয়া গেল। সে যে অন্বর হদয়ের ধন; মায়ের কোল হইতে দ্রুষ্ট হইয়া সে যে আমার হদয়ে পথ খ্রিজতে আসিয়াছিল। আমার তাকার কী দরকার ছিল। আমার সমুল্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই র্মা বালকটির কাছে যদি ধর্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে—এই অন্ধকার যেন মুহুতের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সুর্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এমনিতরো নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলেটিকে চির্রাদন ঢাকিয়া রাথে।

পায়ের শব্দ শ্নিলাম। মনে হইল, কেমন করিয়া প্রালিস খবর পাইয়াছে। কী মিথ্যা কৈফিয়ত দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেণ্টা করিলাম, কিন্তু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিয়া দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, তথনো রৌদ্র আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সুবোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

স্বোধ হাটখোলা বড়োবাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেখানে যেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খর্বজিয়াছে। যে করিয়াই হউক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই, এই অপরাধের ভয়ে তার মুখ্দান হইয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে দেখিলাম, কী স্কুদর তার মুখ্খানি, কী কর্ণায় ভরা তার দুইটি চোখা!

আমি বলিলাম, "আয়, বাবা সুবোধ, আয় আমার কোলে আয়!"

সে আমার কথা ব্রিঝতেই পারিল না; ভাবিল, আমি বিদ্রুপ করিতেছি। ফ্যাল্ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াই মুছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহাতে আমার বাতের পংগ্রতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছ্রটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুজায় জল ছিল, তার ম্থে মাথায় ছিটা দিয়া কিছাতেই তার চৈতন্য হইল না। ডান্তার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ভাক্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এ যে একেবারে ক্লান্তির চরম সীমায় আসিয়াছে। কী করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল।" আমি বলিলাম, "আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন, "এ তো একদিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।"

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডান্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, 'বিহ্ন যত্নে যদি দৈবাং বাঁচিয়া যায় তো বাঁচিবে, কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েকদিন এ ছেলে কেবলমান্ত মনের জােরে চলাফেরা করিয়াছে।"

আমি আমার রোগ ভূলিয়া গেলাম। স্বোধকে আমার বিছানায় শোয়াইয়া দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের ষে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্থার গহনার বাক্স খুলিলাম। সেই পালার কঠীটি তুলিয়া লইয়া স্থাকৈ দিয়া বলিলাম, "এইটি তুমি রাখো।" বাকি সবগ্লিল লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।

কিন্তু টাকায় তো মান্য বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দিলয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হদয় ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শ্না হাতে তার মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।

ভাদ্র ১৩২১

## শেষের রাত্রি

"মাসি!"

''ঘুমোও, শৃতীন, রাত হল ষে।"

"হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি বলছিল্বম, মণিকে তার বাপের বাড়ি—ভূলে যাচ্ছি, ওর বাপ এখন কোথায়—"

"সীতার্মপ্ররে।"

"হাঁ সীতারামপ্রের। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কর্তাদন ও রোগীর সেবা করবে। ওর শরীর তো তেমন শক্ত নয়।"

"শোনো একবার! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন।" "ভান্তারেরা কী বলেছে সে কথা কি সে—"

"তা সে নাই জানল— চোখে তো দেখতে পাচছে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একট্ব ইশারায় বলা অমনি বউ কে'দে অস্থির।"

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল, সে কথা বলা আবশ্যক। মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্দালিখিত-মতো।

"বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে ব্রিঝ? তোমার জাঠতুতো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।"

"হাঁ, মা বলে পাঠিয়েছেন, আ**সছে শ্**রুবারে আমার ছোটো বোনের অমপ্রাশন। তাই ভাবছি—"

"বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খ্রিশ হবেন।" "ভাবছি, আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।" "সে কী কথা, যতীনকে একলা ফেলে যাবে? ডাঞ্ডার কী বলেছে শ্রনেছ তো?" "ডাঞ্ডার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—"

"তা যাই বলকে, ওর এই দশা দেখে যাবে কী করে।"

"আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেয়ে—শ্রনিছি, ধ্যুম করে অন্নপ্রাশন হবে— আমি না গেলে মা ভারি—"

"তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি ব্রুমতে পারি নে। কিন্তু যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও, তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি বলে রাখছি।"

"তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে, মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই— আমি গেলে বিশেষ কোনো—"

"তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতেই হয়, আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখব।"

"আচ্ছা, বেশ— তুমি লিখো না। আমি ওঁকে গিয়ে বললেই উনি—"

"দেখোঁ, বউ, অনেক সয়েছি— কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও, কিছ্বতেই সইব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালোরকমই চেনেন, তাঁকে ভোলাতে পারবে না।"

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিকক্ষণের জন্য রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি সই, গোসা কেন।" "দেখো দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অম্রপ্রাশন—এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।"

"ওমা, সে কী কথা, যাবে কোথায়। স্বামী যে রোগে শ্বছে।"

"আমি তো কিছাই করি নে, করতে পারিও নে; বাঢ়িতে সবাই চুপচাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এমন করে আমি থাকতে পারি নে, তা বলছি!"

"তুমি ধন্যি মেয়েমান্ত্র যা হোক।" <sup>া</sup>

"তা আমি, ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানো ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছ্ম মনে করে বলে মুখ গ্রীজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।" "তা. কী করবে শুনি।" "আমি যাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।" "ইস্, তেজ দেখে আর বাঁচি নে। চললমে, আমার কাজ আছে।"

Ş

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাঁদিয়াছে— এই খবরে যতীন বিচলিত হইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল এবং একট্র উঠিয়া হেলান দিয়া বিসল। বলিল, "মাসি, এই জানলাটা আর-একট্র খ্লেল দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।"

জানলা খ্রালতেই স্তব্ধ রাত্রি অনস্ত তীর্থপথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কত য্বগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগ্রাল ধতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির ম্বখানি দেখিতে পাইল। সেই ম্থের ডাগর দ্বিট চক্ষ্মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা— সে জল যেন আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ সে চূপ করিয়া আছে দেখিয়া মাসি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ, মণির মন চণ্ডল, আমাদের ঘরে ওর মন বসে নি। কিন্তু দেখো—"

"ना, वावा, जून व्यव्यक्तिम् – भगन श्ला भान्यक रहना यात्र!"

"মাসি !"

"যতীন, ঘুমোও, বাবা।"

"আমাকে একট্ব ভাবতে দাও, একট্ব কথা কইতে দাও! বিরক্ত হোয়ো না মাসি।"

"আচ্ছা, বলো, বাবা।"

"আমি বলছিল্বম, মান্বধের নিজের মন নিজে ব্বথতেই কত সময় লাগে! একদিন ধ্বন মনে করতুম, আমরা কেউ মণির মন পেল্বম না, তথন চুপ করে সহ্য করেছি। তোমরা তথন—"

"না, বাবা, অমন কথা বোলো না— আমিও সহ্য করেছি।"

"মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। আমি জানতুম, মণি নিজের মন এখনো বোঝে নি; কোনো একটা আঘাতে যেদিন ব্রথবে সেদিন আর—"

"ঠিক কথা, বতীন।"

"সেইজনাই ওর ছেলেমান মিতে কোনোদিন কিছ মনে করি ন।"

মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না; কেবল মনে দবি নিশ্বাস ফেলিলেন। কতাদন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, ব্দির ছাঁট আসিয়াছে তব্ব ঘরে যায় নাই। কতাদন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একানত ইচ্ছা, মান আসিয়া মাথায় একট্ব হাত ব্লাইয়া দেয়। মাণি তখন সখীদের সভেগ দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে ঘাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি

ষতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন, 'বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়া না—ও একট্ চাহিতে শিখ্ক— মান্যকে একট্ কাঁদানো চাই।' কিল্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থাক্ষেত্রে নারীর অম্তপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শ্ন্য থাকিতে পারে, এ কথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই প্জা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না।

মাসি যখন আবার ভাবিতেছিলেন, যতীন ঘ্নাইয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ সেবিলয়া উঠিল, "আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি স্খী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি, স্খ জিনিসটা ঐ তারা-গ্রালর মতো, সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভূল করি, কত ভূল ব্রিঝ, তব্ তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জনলে নি। কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে।"

মাসি আন্তে আন্তে যতীনের কপালে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষ্ব বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

"আমি ভাবছি, মাসি, ওর অলপ বয়স, ও কী নিয়ে থাকবে।"

"অলপ বয়স কিসের, যতীন? এ তো ওর ঠিক বয়স। আমরাও তো, বাছা, অলপ বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অশ্তরের মধ্যে বসিয়েছি— তাতে ক্ষতি হয়েছে কী। তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের!"

"মাসি মণির মনটি যেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—" "ভাব কেন, যতীন? মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য!"

হঠাং অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পডিয়া গেল---

ওরে মন, যখন জাগলি না রে তখন মনের মানুষ এল দ্বারে। তার চলে যাবার শব্দ শ্রুনে ভাঙল রে ঘুমু

ও তোর ভাঙল রে ঘ্রম অন্ধকারে॥

"মাসি, ঘডিতে কটা বেজেছে।"

"ন'টা বাজবে।"

"সবে নটা? আমি ভাবছিল্ম, ব্রিঝ দ্বটো, তিনটে, কি কটা হবে। সন্ধ্যার পর থেকেই আমার দ্বপর্ব রাত আরম্ভ হয়। তবে তুমি আমার দ্বমের জন্যে অত ব্যাস্ত হয়েছিলে কেন।"

"কালও সন্ধ্যার পর এইরকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না. তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে বলছি!"

"মণি কি ঘ্রমিয়েছে।"

"না, সে তোমার জন্যে মস্কারির ডালের স্কুপ তৈরি করে তবে ঘ্রমোতে যায়।" "বলো কী, মাসি, মণি কি তবে—"

"সেই তো তোমার জন্যে শব পথিয় তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।" "আমি ভাবতুম, মণি বৃথি—" "মেরেমান্বের কি আর এ-সব শিখতে হয়। দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।"
"আজ দ্বপ্রেবেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হরেছিল তাতে বড়ো স্কর একটি
তার ছিল। আমি ভার্বাছলুম, তোমারই হাতের তৈরি।"

"কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছ্ন করতে দেয়। তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শ্বকিয়ে রাখে। জানে যে, কোথাও কিছ্ন নোংরা তুমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মণি দ্ববেলা সমস্ত ঝেড়ে মৃছে কেমন তক্তকে করে রেখে দিয়েছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে একে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত! ও তো তাই চায়।"

"মণির শরীরটা বু.ঝি--"

"ভাক্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বাদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছ্ম নর। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কণ্ট দেখলে দর্মাদনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।" 'শ্যাসি. ওকে তমি ঠেকিয়ে রাখ কী করে।"

"আমাকে ও বন্ধো মানে বলেই পারি। তব্ বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়—ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।"

আকাশের তারাগর্বলি যেন কর্ণা-বিগলিত চোখের জলের মতো জবল্জবল্ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল—এবং সম্মাথে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিম্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে আপনার রোগকান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একট্খানি উসখ্স্ করিয়া যতীন বলিল, "মাসি, মণি যদি জেগেই থাকে তা হলে একবার যদি তাকে—"

"এখনি ডেকে দিচ্ছি, বাবা।"

"আমি বেশিক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখতে চাই নে—কেবল পাঁচ মিনিট—দ্বটো-একটা কথা যা বলবার আছে—

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এদিকে যতীনের নাড়ী দ্বত চলিতে লাগিল। যতীন জানে, আজ পর্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দ্বই যক্ত দ্বই স্বরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দ্র হইতে তাহাই শ্নিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে— সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধ্বাধ্বদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না। কিল্তু প্রেষধের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড়ো কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি না থেয়াল না করিলেই হয়, কিল্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দ্বই পক্ষের যোগ থাকা চাই; বাঁশি একাই বাজিতে পারে, কিল্তু দ্বইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদ্র পাতিয়া বিসয়াছে, দ্বটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার স্ত্র একেবারে ছিণ্ডয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লক্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন ব্রুকিতে পারিয়াছে, মণি পালাইতে পারিলে

বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুইজনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরুল্ভ করিবে, যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক-রকম বড়ো হইয়া পড়ে— সে-সব কথা চলিবে না। যতীনের আশুজ্লা হইতে লাগিল, আজকের রাত্রের পাঁচ মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ, তাহার জীবনে এমনতরো নিরালা পাঁচ মিনিট আর কটাই বা বাকি আছে।

0

"একি, বউ, কোথাও যাচ্ছ না কি।"

''সীতারামপ্ররে যাব।"

"সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।"

"অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।"

"লক্ষ্মী মা আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না, কিন্তু আজ নয়।" "টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেছে।"

"তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে— তুমি কাল সন্ধালেই চলে যেয়ো— আজ যেয়ো না।"

'মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোষ কী।"

"ঘতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার স**েগ** তার একট্র কথা আছে।"

"বেশ তো, এখনো একট্র সময় আছে, আমি তাঁকে বলে আসছি।"

"না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচছ।"

"তা বেশ, কিছ, বলব না, কিম্পু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অলপ্রাশন—আজ যদি না যাই তো চলবে না।"

"আমি জোড়হাত করছি, বউ, আমার কথা আজ একদিনের মতো রাখো। আজ মন একট্র শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বসো— তাড়াতাড়ি কোরো না।"

"তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গৈছে — দশ মিনিট পরেই সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসি গে।"

"না, তবে থাক্— তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দ্বঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে— কিন্তু যত দিন বে'চে থাকবি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখতে হবে—ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন ব্রুবি।"

"মাসি, তুমি অমন করে শাপ দিয়ো না বলছি!"

"ওরে বাপ রে, আর কেন বে'চে আছিস রে বাপ। পাপের যে শেষ নেই— আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল্কম না।"

মাসি একট্র দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন, যতীন ঘ্মাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘরে ঢ্রকিতেই দেখিলেন, বিছানার উপর যতীন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। মাসি বলিলেন, "এই এক কান্ড করে বসেছে।"

"কী হয়েছে। মণি এল না? এত দেরি করলে কেনু মাসি।"

"গিয়ে দেখি, সে তোমার দ্বধ জ্বাল দিতে গিয়ে প্রভিয়ে ফেলেছে বলে কাষা। আমি বলি, 'হয়েছে কী, আরও তো দ্বধ আছে।' কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দ্বধ প্রভিয়ে ফেলেছে, বউয়ের এ লম্জা আর কিছ্রতেই যায় না। আমি তাকে অনেক করে ঠান্ডা করে বিছানায় শ্ইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনল্ম না। সে একট্র ঘ্রমাক।"

মণি আসিল না বলিয়া ষতীনের বৃকের মধ্যে যেমন বাজিল, তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশওকা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধ্রীট্কুর প্রতি জৃল্ম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দৃধ প্রভাইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অন্তাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসট্কুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

"মাসি!"

"কী, বাবা।"

"আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক কোরো না।"

"না, বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয়, এ কথা আমি মনে করিনে।"

"মাসি, তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধ্র মনে হচ্ছে।"

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়ছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ— সে গৃহিণী, সে জননী; সে রুপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলােচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগ্রিল লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীবাদের মালা। তাহাদের দ্জনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মাণালবদ্দ্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নৃত্নকরিয়া শৃভদ্িট ইইল। রাত্তির এই বিপ্ল অন্ধকার ভরিয়া গেল মাণর অনিমেষ প্রেমের দ্ভিপাতে। এই ঘরের বধ্ মাণ, এই একট্রখানি মাণ, আজ বিশ্বর্প ধরিল; জীবনমরণের সংগমতীথে ঐ নক্ষ্তবেদীর উপরে সে বিসল; নিস্তশ্ব রাত্তি মাণালঘটের মতাে প্রাধারায় ভরিয়া উঠিল। যতীন জােড্হাত করিয়া মনে মনে কহিল, এতাদনের পর ঘােমটা খ্লিল, এই ঘাের অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘ্রচিল— অনেক কাাদাইয়াছ— স্কুদর, হে স্কুদর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না।'

8

"কণ্ট হচ্ছে, মাসি, কিন্তু যত কণ্ট মনে করছ তার কিছুই নর। আমার সংগ্রে আমার কণ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকার মতো এতদিন সে আমার জীবন-জাহাজের সংগ্রে বাঁধা ছিল; আজ ষেন বাঁধন কাটা পড়েছে, সে আমার সব বোঝা নিয়ে দ্রের ভেসে চলল। এখনও তাকে দেখতে পাচছি, কিন্তু তাকে যেন আর আমার বলে মনে হচ্ছে না—এ দ্র্টিদন মণিকে একবারও দেখি নি, মাসি।"

"পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি, যতীন।"

"আমার মনে হচ্ছে, মাসি, মণিও যেন চলে গৈছে। আমার বাঁধন-ছেড়া দ্বংখের নৌকাটির মতো।"

"বাবা, একট্র বেদানার রস খাও, তোমার গলা শরুকিরে আসছে।"

"আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে— সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি— ঠিক মনে পড়ছে না।"

"আমার দেখবার দরকার নেই, যতীন।"

'মা যখন মারা যান আমার তো কিছ্রই ছিল না। তোমার খেরে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—"

"সে আবার কী কথা। আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।"

"কিন্তু এই বাড়িটা—"

"কিসের বাড়ি আমার! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেট্রু কোথায় আছে খুজেই পাওয়া যায় না।"

"মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খ্ব—"

"সে কি জানি নে, ষতীন। তুই এখন ঘ্যো।"

"আমি মণিকে সব লিখে দিল্ম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল, মাসি। ও তো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।"

"সেজন্যে অত ভাবছ কেন, বাছা।"

"তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনো-দিন মনে কোরো না—"

"ও কী কথা যতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ বলে আমি মনে করব? আমার এমনি পোড়া মন? তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে-সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বেশি, বাপ।"

"কিন্তু, তোমাকেও আমি—"

"দেখ্, যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে যাবি, আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভূলিয়ে রেখে যাবি?"

"মাসি, টাকার চেয়ে আরও বড়ো যদি কিছু তোমাকে—"

"দিয়েছিস, যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শ্ন্য ঘর ভরে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন তো ব্বক ভরে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফ্রিরের গিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও—বাড়িঘর, জিনিসপন্ন, ঘোড়াগাড়ি, তাল্বক্ম্বল্বক—যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও—এ-সব বোঝা আমার সইবে না।"

"তোমার ভোগে রুচি নেই—কিন্তু মণির বয়স অলপ, তাই—"

"ও কথা বলিস নে, ও কথা বলিস নে। ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—"

"কেন ভোগ করবে না. মাসি।"

"না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলছি, ওর মুখে রুচবে না! গলা শ্বিকয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।"

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে, এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সুখের কি দ্বঃখের, তাহা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বিলল, 'এমনিই বটে— আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই-সমস্ত আয়োজন এত-বড়োই ফাঁকি।'

যতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেবার মতো জিনিস তো আমরা

কিছুই দিয়ে যেতে পারি নে।"

"কম কী দিয়ে যাচ্ছ, বাছা। এই ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল করে তুমি ওকে যে কী দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনো দিন ব্যুবে না। যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।"

"আর একট্র বেদানার রস দাও, আমার গলা শ্রকিয়ে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল— আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

"এসেছিল। তখন তুমি ঘ্রমিয়ে পড়েছিলে। শিয়রের কাছে বসে বসে অনেকক্ষণ বাতাস করে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।"

"আশ্চর্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়েই স্বশ্ন দেখছিলমে, যেন মাণ আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে—দরজা অলপ-একট্ম ফাঁক হয়েছে— ঠেলাঠোল করছে কিল্ডু কিছমুতেই সেইট্মুকুর বেশি আর খ্লছে না। কিল্ডু, মাসি, তোমরা একট্ম বাড়াবাড়ি করছ— ওকে দেখতে দাও যে আমি মরাছ— নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।"

"বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই—পায়ের তেলো ঠান্ডা হয়ে গেছে।"

"না, মাসি, গায়ের উপর কিছ্র দিতে ভালো লাগছে না।"

"জানিস, যতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।"

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটা নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বানিয়াছে, তাহার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙ্বলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যথন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

"কিন্তু, মাসি, আমি তো জানতুম, মণি শেলাই করতে পারে না— সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।"

"মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে। তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে—ওর মধ্যে অনেক ভুল শেলাইও আছে।"

"তা, ভূল থাক্-না। ও তো প্যারিস্ এক্জিবিশনে পাঠানো হবে না— ভূল শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে।"

শেলাইরে যে অনেক ভুল-গ্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরও বেশি আনন্দ হইল। বেচারা মণি পারে না, জানে না, বারবার ভুল করিতেছে, তব্র্ থৈর্য ধরিয়া রাগ্রির পর রাগ্রি শেলাই করিয়া চলিয়াছে— এই কম্পনাটি তাহার কাছে বড়ো কর্ণ, বড়ো মধ্র লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একট্র নাডিয়া-চাডিয়া লইল।

"মাসি, ডাক্তার বরীঝ নিচের ঘরে?"

"হাঁ, যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।"

"কিন্তু আর্মাকে যেন মিছামিছি ঘ্যের ওষ্ধ দেওয়া না হয়। দেখেছ তো, ওতে আমার ঘ্য হয় না, কেবল কণ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো করে জেগে থাকতে দাও। জান, মাসি? বৈশাখ-ন্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল— কাল সেই স্বাদশী আসছে— কাল সেইদিনকার রাত্রের সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণিব বোধ

হয় মনে নেই—আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে দিতে চাই; কেবল তাকে জুমি দ্ব মিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ করে রইলে কেন। বাধ হয় ডান্তার তোমাদের বলেছে, আমার শরীর দ্বর্ল, এখন যাতে আমার মনে কোনো— কিন্তু, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মাসি, আজ রাত্রে তার সঙ্গে দ্বটি কথা কয়ে নিতে পারলে আমার মন খ্ব শাল্ত হয়ে যাবে—তাহলে বােধ হয় আর ঘ্নোবার ওয়্ধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কছ্ব বলতে চাচ্ছে বলেই, এই দ্ব রাত্রি আমার ঘ্ম হয় নি। মাসি, তুমি অমন করে কে'দাে না। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভরে উঠেছে, আমার জীবনে এমন আর কখনােই হয় নি। সেইজনাই আমি মণিকে ডাকছি। মনে হচ্ছে, আজ যেন আমার ভরা হদয়িট তার হাতে দিয়ে যেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেয়েছিল্ম, বলতে পারি নি, কিন্তু আর এক মৃহ্ত্ দেরি কয়া নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও—এর পরে আর সময় পাব না। না, মাসি, তোমার ঐ কায়া আমি সইতে পারি নে। এতদিন তো শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হল।"

"ওরে যতীন, ভেবেছিল্ম, আমার সব কামা ফ্রিরেয়ে গেছে— কিন্তু দেখতে পাচ্ছি. এখনো বাকি আছে. আজ আর পারছি নে।"

"মণিকে ডেকে দাও— তাকে বলে দেব কালকের রাতের জন্যে যেন—"

"যাচ্ছি, বাবা। শম্ভু দরজার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।"

মাসি মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "ওরে, আয়— একবার আয়— আয় রে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্— সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।"

যতীন পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "মণি!"

"না, আমি শম্ভু। আমাকে ডাকছিলেন?"

"একবার তোর বউঠাকরুনকে ডেকে দে।"

"কাকে ?"

"বউঠাকর্বনকে।"

"তিনি তো এখনো ফেরেন নি।"

"কোথায় গেছেন?"

"সীতারামপ্ররে।"

"আজ গেছেন?"

"না, আজ তিন দিন হল গেছেন।"

ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্বাৎগ ঝিম্ঝিম্ করিয়া আসিল— সে চোখে অন্থকার দেখিল। এতক্ষণ বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শৃইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে মাসি যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন, সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাং যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপেনর কথা বলেছি।"

"কোন্দ্বগন।"

"মণি যেন আমার মরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল—কোনোমতেই দরজা এতট্যকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছ্বতেই ঢ্বুকতে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক করে ডাকল্ম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।"

মাসি কিছ্ন না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, 'ঘতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একট্মানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টি'কিল না। দ্বঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো— প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছ্ম নয়।'

"মাসি, তোমার কাছে যে দেনহ পেয়েছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয়, আমার সমস্ত জীবন ভরে নিয়ে চলল্ম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে করে মানুষ করব।"

"বলিস কী যতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব? নাহয়, তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে—সেই কামনাই কর্-না।"

"না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন স্বন্দরী ছিলে তেমনি অপর্প স্বন্ধরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আসবে। আমার মনে আছে, আমি তোমাকে কেমন করে সাজাব।"

"আর বকিস্ নে, যতীন, বকিস্ নে—একট্র ঘুমো।"

"তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী।"

"ও তো একেলে নাম হল না।"

"না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেক-কেলে— সেই সাবেক কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।"

"তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দৃঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করতে পারি নে।"

"মাসি, তুমি আমাকে দ্বর্বল মনে কর?—আমাকে দ্বঃখ থেকে বাঁচাতে চাও?" "বাছা, আমার যে মেয়ে মান্যের মন, আমিই দ্বর্বল— সেইজন্যেই আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দ্বঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিল্তু, আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।"

"মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেল্ম না। কিন্তু, এ সমস্তই জমা রইল, আসছে বারে মানুষ যে কী পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কী ফাঁকি, তা আমি বুঝেছি।"

"যাই বল, বাছা, তুমি নিজে কিছ, নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ।"

"মাসি, একটা গর্ব আমি করব, আমি স্বথের উপরে জবরদন্তি করি নি— কোনোদিন এ কথা বলি নি, যেখানে আমার দাবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। যা পাই নি তা কাড়াকাড়ি করি নি। আমি সেই জিনিস চেয়েছিল্ম যার উপরে কারও স্বত্ব নেই—সমস্ত জীবন হাতজোড় করে অপেক্ষাই করল্ম; মিথ্যাকে চাই নি বলেই এতদিন এমন করে বসে থাকতে হল—এইবার স্ত্য হয় তো দয়া করবেন। ও কে ও—মাসি, ও কে।"

"কই, কেউ তো না, যতীন।"<sup>\*</sup>

"মাসি, তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি যেন—"

"না, বাছা, কাউকে তো দেখলুম না।"

"আমি কিন্তু স্পন্ট যেন—"

"কিচ্ছ, না যতীন—ঐ যে ডাক্তারবাব, এসেছেন।"

"দেখন, আপনি ওঁর কাছে থাকলে উনি বড়ো বেশি কথা কন। কয়রাত্রি এমনি করে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শ্বতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাকবে।"

"না, মাসি, না তুমি যেতে পাবে না।"

"আছ্যা, বাছা, আমি নাহয় ঐ কোণটাতে গিয়ে বসছি।"

"না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাকো— আমি তোমার এ হাত কিছ্বতেই ছাড়ছি নে— শেষ পর্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মান্ম, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।"

"আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না, যতীনবাব,। সেই ওম্বটা খাওয়াবার সময় হল—"

"সময় হল? মিথ্যা কথা। সময় পার হয়ে গেছে— এখন ওঘ্ধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সান্থনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভয় করি নে। মাসি, যমের চিকিৎসা চলছে, তার উপরে আবার সব ডান্তার জড়ো করেছ কেন— বিদায় করে দাও, সব বিদায় করে দাও। এখন আমার একমার ভূমি— আর আমার কাউকে দরকার নেই— কাউকে না— কোনো মিথ্যাকেই না।"

"আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।"

"তা হলে তোমরা যাও, আমাকে উত্তেজিত কোরো না।—মাসি, ডাক্তার গেছে? আচ্ছা, তা হলে তুমি এই বিছানায় উঠে বোসো— আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একট্ব শুই।"

"আচ্ছা, শোও, বাবা, লক্ষ্মীটি, একট্ম ঘুমোও।"

"না, মাসি, ঘ্রমোতে বোলো না— ঘ্রমোতে ঘ্রমোতে হরতো আর ঘ্রম ভাঙবে না। এখনো আর-একট্র আমার জেগে থাকবার দরকার আছে। তুমি শব্দ শ্রনতে পাচ্ছ না? ঐ যে আসছে। এখনই আসবে।"

Ŀ

"বাবা যতীন, একট্ম চেয়ে দেখো—ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও।" "কে এসেছে। স্বন্দন?"

"দ্বৃণন নয়, বাবা, মণি এসেছে— তোমার **শ্বশ**্বে এসেছেন।"

"তুমি কে?"

"চিনতে পারছ না, বাবা, ঐ তো তোমার মণি।"

"মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে।"

"সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।"

"না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়, ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।"

"শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে—ওর মাথায় হাত রেখে একট্ আশীর্বাদ কর্।—অমন করে কাঁদিস্নে, বউ, কাঁদবার সময় আসছে— এখন একট্খানি চুপ কর্।"

আশ্বিন ১৩২১

## অপরিচিতা

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গ্রেণের হিসাবে। তব্ ইহার একট্র বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফ্রলের মতো যাহার ব্রেকর উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুর্টি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসট্কু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে ষাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস ব্রকিবেন।

কলেজে যতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার স্কুলর চেহারা লইয়া পশ্ডিতমশায় আমাকে শিম্বল ফ্বল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রুপ করিবার স্বযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লঙ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে স্বর্প এবং পশ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রুপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন, সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অলপ। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেরে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না. আমাকেও ভূলিতে দেন না। শিশ্বকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ—বোধ করি, সেইজন্য শেষপর্যক্ত আমার প্রাপ্রির বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অলপ্রেণির কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু ফল্গার বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শা্ষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খা্ডিয়া এখানকার এক গণ্ড্যও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সংপাত্র। তামাকট্রকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমান্য হওয়ার কোনো ঝঞ্জাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমান্য। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে—বস্তুত না-মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অনতঃপ্রের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ন্বরা হন তবে এই স্বলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা. যিনি প্থিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেণ্ট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। তথচ টাকার প্রতি আসন্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান ধাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কস্বর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুবিড়র পরিবতে বাঁধা হ্বকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধ্ব হরিশ কানপ্রের কাজ করে। সে ছ্রটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছ্বদিন প্রেই এম্. এ. পাস করিয়াছি। সামনে যতদ্র পর্যকত দ্ছিট চলে ছ্বটি ধ্ব ধ্ব করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিকতাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই—থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মর্ভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীর্পের মরীচিকা দেখিতেছিল— আকাশে তাহার দৃ্ষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তর্মমর্শরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বল, তবে—"। আমার শরীর মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া ধ্নিতে লাগিল। হরিশ মান্যটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল ত্যাতি।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বন্তই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গ্রন্তর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এককালে ই\*হাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শ্না বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। স্ত্রাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একবারে উপ্তুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শ্নিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খ্রিজয়া পান না। একে তো বরের হাট মহাঘ্য, তাহার পরে ধন্কভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সব্র করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সব্র করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘা সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে প্রথিবীটা আছে সমুশ্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোল্লগর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মন্ হইতেন তবে তিনি হাবড়ার প্লে পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রশ্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিন্দাদা, আমার পিস্তৃতো ভাই। তাহার মত, রুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি যোলো-আনা নির্ভার করিতে পারি। বিন্দা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।"

বিন্দাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার,' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব ব্রিঝলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সংজ্য পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

ŧ

বলা বাহন্ল্য, বিবাহ-উপলক্ষ্যে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাব হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছ্ম এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। স্পুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোথ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি, আমাকে দেখিয়া তিনি খুনিশ হইয়াছিলেন। বোঝা শন্ত, কেননা তিনি বড়োই চুপচাপ। যে দুর্নি-একটি কথা বলেন, যেন তাহাতে প্রা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনগল ছুনিতৈছিল—ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শশ্ভুনাথবাব এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না—কোনো ফাঁকে একটা হু বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম। কিন্তু, মামাকে দমানো শন্ত। তিনি শশ্ভুনাথবাবরে চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নিজীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুনিশ হইলেন। শশ্ভুনাথবাবর যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সন্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টকোর অংক তো দিথর ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধার্বাধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এসমন্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না, দেনা-পাওনা কী দিথর হইল। মনে জানিতাম, এই স্থলে অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠিকবেন না। বন্তুত আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমন্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সন্বন্ধ আছে সেখানে সর্বাই তিনি বৃদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ— ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মর্ক।

গায়ে-হল্বদ অসম্ভব রকম ধ্রম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদমস্বমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সংগ্রে মা একযোগে বিস্তুর হাসিলেন।

ব্যাণ্ড, বাঁশি, শথের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে য'ত প্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমুস্ত একসংখ্য মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মন্তহস্তী দ্বারা সংগীত-সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া, আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের ম্ল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, ভাবী শ্বশ্রের সংশ্যে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে দ্বিকয়া খ্বিশ হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতানত
মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাব্র ব্যবহারটাও নেহাত ঠান্ডা। তাঁর
বিনয়টা অজস্র নয়। মৃথে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলাভাঙা, টাকপড়া, মিস্ কালো এবং বিপল্ল শরীর তাঁর একটি উকিল বন্ধ্ব যদি নিয়ত হাত
জোড় করিয়া, মাথা হেলাইয়া, নমতার স্মিতহাস্যে ও গদ্গদ বচনে কন্সর্ট পার্টির
করতাল-বাজিয়ে হইতে শ্রুর করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুরর্পে
আভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্পার-ওস্পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছ্মুক্ষণ পরেই মামা শুম্ভুনাথবাব্রকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছ্মুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাব্র আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই।—সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মান্বের জীবনের একটা-কিছ্ব লক্ষ্য থাকে। মামার একমার লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠিকবেন না। তাঁর ভয়, তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন— বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া, সওগাদ, লোকবিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন, দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শ্বধ্ম ম্থের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্রাকে স্কুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তন্তপোষে এবং স্যাক্রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কণ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাব, আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন, বিবাহের কাজ শ্বর, হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।"

আমি মাথা হে ট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, "ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাব, আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বালিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বালবার নাই?"

আমি একট্র ঘাড়-নাড়ার ইণ্গিতে জানাইলাম, এ-সব কথায় আমার সম্পূর্ণ অন্ধিকার।

"আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খ্রালয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বস্কৃ।" শম্ভূনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তন্তপোষের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁথীর পিতামহীদের আমলের গহনা— হাল ফ্যাশনের স্ক্রের কাজ নয়— যেমন মোটা, তেমনি ভারি। স্যাক্রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই—এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরম্খা মোটা একখানা বালায় একট্ন চাপ দিয়া দেখাইল, তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তথান তাঁর নোটবইরে গহনাগ্রালির ফর্দ ট্রাকিয়া লইলেন, পাছে যাহ। দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে-পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগ্রনির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্রার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার প্রশ্ব করিয়া দেখে।"

স্যাক্রা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।"
শম্ভুবাব, এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই
রাখিয়া দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহার। আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না, এই আনন্দ-সন্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছুর উপরি-পাওনা জ্বটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও তুমি সভায় গিয়া বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাব্ব বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চল্বন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন—"

শম্ভুনাথবাব, বলিলেন, "সেজন্য কিছ, ভাবিবেন না-এখন উঠ্বন।"

লোকটি নেহাত ভালোমান্ত্র ধরনের কিন্তু ভিতরে বেশ একট, জোর আছে বিলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরষাত্রদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ন্বর ছিল না। কিন্তু, রামা ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছম বিলিয়া সকলেরই তৃশ্তি হইল।

বরষাত্রদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাব আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?"

মতিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বর্পে মামা উপস্থিত, তাঁর বির্দেধ চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তথন শশ্ভনাথবাব, মামাকে বিললেন, "আপনাদিগকে অনেক কণ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কণ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—"

মামা বলিলেন, "তা, সভায় চল্বন, আমরা তো প্রস্তৃত আছি।" শম্ভনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাটা করিতেছেন নাকি?"

শম্ভনাথ কহিলেন, "ঠাটা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দ্বইচোখ এতবড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব, এ কথা বারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ

হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লপ্টন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপন্ন লণ্ডভণ্ড করিয়া, বর্ষানের দল দক্ষ্যজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাণ্ড রসনচৌকি ও কণ্সর্ট একসংগ বাজিল না এবং অদ্রের ঝাড়গনলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানিবাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

9

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগন্ন। কন্যার পিতার এত গ্রমর! কলি হৈ চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, 'দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।' কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না, এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

সমসত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পরেষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এতবড়ো সংপাত্রের কপালে এতবড়ো কলঙ্কের দাগ কোন্ নন্টগ্রহ এত আলো জন্মলাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া, আঁকিয়া দিল? বরষাত্ররা এই বিলয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, 'বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল— পাক্ষন্টাকে সমসত অল্ল-সন্দ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফ্সোশ মিটিত।'

'বিবাহের চুক্তিভণ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব' বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা ব্রথাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাসার যেট্রক বাকি আছে তাহা প্রেরা হইবে।

বলা বাহ্বলা, আমিও খ্ব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শশ্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেথায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল ষেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছর্টিয়া গিয়াছিল— এখনো যে তাহাকে কিছ্বতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালট্বুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বিলব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফ্রলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দান—কবল আর একটিমান্ত পা-ফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দ্রুজটুকু এক মুহুতে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যার আমি বিন্দার বাড়িতে গিরা তাঁহাকে অস্থির করিরা তুলিয়াছিলাম। বিন্দার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বিলয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙগর মতো আশার মনের মাঝখানে আগনে জনালিয়া দিয়াছিল। ব্রিয়াছিলাম, মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্ম, কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে,

না দেখিলাম তার ছবি; সমস্তই অস্পন্ট হইয়া রহিল; বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না— এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহ-সভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শ্বনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোপ্রাফ দেখানো ইইয়াছিল।
পছন্দ করিয়াছে বই-কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে,
সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে ল্বকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ
করিয়া এক-একদিন নিরালা দ্বপ্রবেলায় সে কি সেটি খ্লিয়া দেখে না। যখন
ঝ্রিয়া পাড়য়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলাচুল
আাসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি
তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বংসর গেল। মামা তো লঙ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেণ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শ্রনিলাম, সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল কিন্তু সে পণ করিয়াছে, বিবাহ করিবে না। শ্রনিয়া আমার মন প্রলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না: সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চল বাঁধিতে ভূলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, 'আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।' হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুইে চক্ষ্য জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, তোর কী হইয়াছে বলু আমাকে।' মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মনুছিয়া বলে, 'কই, কিছনুই তো হয় নি. বাবা।' বাপের এক মেয়ে যে—বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাব জিটর দিনের ফুলের কু'ড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছটেয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, 'বেশ তো, আর-একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক. আলো জ্বলাক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাডিয়া চলিয়া এসো। কিন্তু যে ধারাটি চোখের জলের মতো শ্ব্রু সে রাজহংসের র্প ধরিয়া বলিল, 'যেমন করিয়া আমি একদিন দময়নতীর প্রত্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া ষাইতে দাও— আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সংখের খবরটা দিয়া আসি গে। তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুর্লাট भूथ जूनिन- এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত প্রিবর্ণীর আর-স্বাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমান মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার कथां ि यः ताला।

8

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফ্রাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফ্রান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একট্রখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই। মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার প্ল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘ্নাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বংশর ঝ্নাঝ্মি বাজিতেছিল। হঠাং একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্থকারে মেশা সেও এক স্বংশ; কেবল আকাশের তারাগ্রিল চিরপরিচিত— আর সবই অজানা অস্পণ্ট; স্টেশনের দীপ-করটা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই প্রথিবীটা যে কত অচেনা, এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহুদ্রে, তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘ্নাইতেছেন; আলোর নিচে সব্লুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বশ্বলাকের উলটপালট আসবাব, সব্লুজ প্রদোষের মিট্মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পডিয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অশ্ভূত পৃথিবীর অশ্ভূত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগ্নির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।"

মনে হইল, যেন গান শ্নিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধ্বর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্কা শ্নিলে তবে সম্প্র্ণ ব্নিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি-মান্ষের গলা; শ্নিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শ্নিন নাই।'

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয় কিন্তু মান্বের মধ্যে যাহা অন্তর্তম এবং অনিব্চনীয়, আমার মনে হয়, কণ্ঠন্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম; কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাট্ফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষ্ব লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মুতি ছিল না, কিন্তু হদয়ের মধ্যে আমি একটি হদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো স্বর, অচেনা কণ্ঠের স্বর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বিসয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি—চণ্ডল কালের ক্ষুম্ব হদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পার্পাড়ও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতট্বকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শ্বনিতে শ্বনিতে চলিলাম। তাহার একটিমার ধ্বয়া—'গাড়িতে জারগা আছে।' আছে কি, জারগা আছে কি। জারগা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাট্রকু যে কুরাশামার, সে যে মায়া, সেটা ছিল্ল হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো স্বাময় স্বর, যে হৃদয়ের অপর্প রূপ তুমি সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে, আছে— শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাডাইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল, যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পর্যাদন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট্রকাসের টিকিট—মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, স্ল্যাট্ফর্মে

সাহেবদের আর্দালি-দল আসবাবপত্ত লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন্-এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব শ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুনিবলাম, ফার্স্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উর্ণিক মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমনসময় সেকেণ্ড-ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আস্কুন-না— এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমিকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধ্র কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধ্রা— 'জায়গা আছে।' ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দ্বিনয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চল্তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল— গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে—কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে, তাহাকে কোথায় শ্রেন্ন করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই স্বর্রটিকে চোখে দেখিলাম। তখনো তাহাকে স্বর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একট্বও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীগ্তি নির্মাল, সৌন্দর্যের শ্রুচিতা অপ্রের্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছ, বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি সে যে কী রঙের কাপড কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খবে সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেয়ে অধিক-- রজনীগন্ধার শদ্রে মঞ্জরীর মতো সরল বাত্তির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফ্রিটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সংগ দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অনত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সেদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলে-মান্মদের সঙ্গে ছেলেমান্মি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না—ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সণ্ডেগ কতকগর্বল ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই তাহারই কোন একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পডিল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পর্ণিচশ বার শ্রনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা ব্ৰন্থিলাম। সেই স্থাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন, গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরনা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উল্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমুস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে-প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্ট্র করিয়াছে সে ঐ তর্ণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিশ্তার ।— পরের স্টেশনে পেণিছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খ্র খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সংগ্য মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমান্বের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া— আমি কেন বেশ সহজে হাসিম্বথে মেয়েটির কাছে এই চানা একম্ঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাডাইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি প্রবৃষ মান্বম, তব্ব ইহার কিছুমান সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মান্বের সঙ্গে দ্রের দ্রের থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খ্ব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘ্ররিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ণ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অলপকাল পূর্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্মচারী, নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্কাইয়া দিয়া আমাকে বিলল, "এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যুদ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, "না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোথ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু মেয়েটির চলিঞ্জ্বতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমি দ্বঃখিত. কিন্তু—"

শ্বনিয়া আমি 'কুলি কুলি' করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেরেটি উঠিয়া দ্বই চক্ষে অণিনবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল. "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যাকথা।"

विनिशा नाम-त्नथा िर्विकि भू निशा श्लाए करा इद्विशा रक्षा किन।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেরেটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া স্টেশন-মাস্টারকে একট্র স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাডিবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জ্বড়িয়া তবে ট্রেল ছাড়িল। মেরেটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরুর করিল, স্কার আমি লঙ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপর্রে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তৃত— স্টেশনে একটি হিন্দ্রস্থানি চাকর ছর্টিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী, মা।"

মেরেটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"
শর্নিরা মা এবং আমি দুইজনেই চমকিরা উঠিলাম।
"তোমার বাবা—"
"তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।"
তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

## উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপরের আসিয়াছ। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জ্যেড় করিয়াছি, মাথা হে'ট করিয়াছি; শম্ভূনাথবাব্র হৃদয় গালয়াছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।"

সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ! এ পক্ষেও মাতৃল আছে নাকি।

তার পরে ব্ঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই স্রাটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি— আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল— সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল 'জায়গা আছে', সে যে আমার চির-জীবনের গানের ধ্রা হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাডিতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধ্র স্বরের আশা— জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়? তাই বংসরের পর বংসর যায়— আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শ্বনি, যখন স্বিধা পাই কিছ্ব তার কাজ করিয়া দিই— আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

## তপশ্বিনী

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথমরাত্রে গ্রুমট গেছে, বাঁশগাছের পাতাটা পর্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগ্রলো যেন মাথা-ধরার বেদনার মতো দব্দব্ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্ঝির্ করিয়া একট্রখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শ্ন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নিচে শ্রইয়া আছে, একটা কাপড়ে-মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায়, খ্র উৎসাহের সংগ্যে ক্ষছ্রসাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুরঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তার পরে বিদ্যারত্বমশায় আসেন; সেই ঘরে বিসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছ্ব কিছ্ব শিথিয়াছে। শঙ্করের বেদান্তভাস্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মলে গ্রন্থ হইতে পড়িবে, এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকন্নার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাত থাকে— সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প। নামের সঙ্গে মাখনবাব্র স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শস্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বি.এ. পাশ না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দ্রে থাকিবে। অথচ পড়াশ্বনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুষটি শোখিন। জীবননিকুঞ্জের মধ্মগণ্ডয়ের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে, কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই সয় না। বড়ো আশা করিয়াছিল, বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সেবেশ একট্ব আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটগ্রলো সদরেই ফ্রিকবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরও বেশি প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতমম্নি। বলা বাহ্নলা, সেটা বরদার রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশেনর সে জবাব দিত না বালয়াই তাকে তিনি ম্নিন বালতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছ্ম গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিতমশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থ ক হইয়াছিল।

মাখন হেড মাস্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক, এইর্প বড়ো বড়ো দ্বই এঞ্জিন আগে পিছে জর্ন্ড্রা দিলে তবে বরদার সম্পতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যাঁরা পরীক্ষাসাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন-সব নামজাদা মাস্টার রাত্রি দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যযুগে সিম্পি লাভের জন্য বড়ো বড়ো তপস্বী যে-তপস্যা করিয়ছে সে ছিল একলার তপস্যা, কিন্তু মাস্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই-যে যোথ-তপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশি দ্বঃসহ। সে কালের তপস্যার প্রধান উত্তাপ ছিল অন্নিকে লইয়া: এখনকার এই প্রবীক্ষা-তাপসের তাপের প্রধান কারণ অন্নিশমারা: তারা বরদাকে বড়ো জন্বলাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল

করিল তখন তার সাম্থনা হইল এই যে, সে যশস্বী মাস্টারমশায়দের মাথা হেণ্ট করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্য নিচ্ছলতাতেও মাখনবাব্ হাল ছাড়িলেন না। দিবতীয় বছরে আর এক দল মাস্টার নিযুক্ত হইল, তাঁদের সণ্ডেগ রফা হইল এই যে, বেতন তো তাঁরা পাইবেনই, তাদ্ধ পরে বরদা যদি ফার্স্ট ডিবিসনে পাশ করিছে পারে তবে তাঁদের বক্শিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসম দ্বর্ঘটনাকে একট্র বৈচিত্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে এক্জামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামশ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বড়ি খাইল এবং ধন্বত্রির কুপায় ফেল্ করিবার জন্য তাকে আর সেনেট-হল পর্যন্ত ছর্টিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ স্কুদপায় হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মতো এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চর বর্নালা, এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে, তৃতীয়বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ, তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরও একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাডে ফল হইল এই, সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরও বেশি করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মতো ভয় করিত, তব্ মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বিলল, "এখানে থাকলে আমার পড়াশ্বনো হবে না।"

মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?"

সে বলিল, "বিলাতে।"

মাখন তাকে সংক্ষেপে ব্ঝাইবার চেণ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার যে গোলট্রু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বর্পে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এন্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেণ্ডিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড়ো এক্জামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন, বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি.এ. পাস করা চাই।

এও তো বড়ো মুশকিল! বি.এ. পাস না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বি.এ. পাস না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্মম্ত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি.এ. পাস বিন্ধ্যপর্বতের মতো খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; নড়িতে-চড়িতে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কী। তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বি.এ. পাসে লাগিয়াছেন।

খুব একটা বড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, "বার বার তিনবার: এইবার কিন্তু শেষ।" আর-একবার পেন্সিলের দাগ-দেওয়া কী-বইগ্লো তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এমনসময় একটা আঘাত পাইল, সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ি-ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'দ্বই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি!' স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছ্বই শক্ত নয়, কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কী কৈফিয়ত দিবে।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায় আসিল, এ

দংসারে মৃত্যু ছাড়া আর-একটা পথ খোলা আছে যেটা বি.এ. পাসের অধীন নয়, এবং যেটাতে দারা স্বত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছ্ব নয়, সন্ন্যাসী হওয়া। এই চিন্তাটার উপর কিছ্বদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তার পর একদিন দেখা গেল, স্কুলঘরের মেঝের উপর তার কী-বইয়ের ছে'ড়া ট্বকরোগ্বলো পরীক্ষা-দ্বর্গের ভুপনাবশেষের মতো ছড়ানো পড়িয়া আছে— পরীক্ষাথীর দেখা নাই। টেবিলের উপর এক ট্বকরা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা, তাহাতে লেখা—

"আমি সন্ন্যাসী— আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না। শ্রীযুক্ত বরদানন্দস্বামী।"

মাখনবাব্ কিছ্বিদন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর-কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগ্র্লার ছে ড়া ট্ব্করা সাফ হইয়া গেছে— আর-সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপ্বড় করা, তেলের-দাগে-মালন চোকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার ব্রুটি মোচনের জন্য একটা প্রাতন এট্লাসের মলাট পাতা; এক ধারে একটা শ্রুয় প্যাক্বাক্সের উপর একটা চিনের তোরঙেগ বরদার নাম আঁকা; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাটছে ড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগ্রলা পাতা, এবং মলাটে রানী ভিক্তোরিয়ার ম্ব্থ-আঁকা অনেকগ্রলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগ্ডেন কোম্পানির সিগারেট-বাক্স-বাহিনী বিলাতি নটীদের ম্তি ঝিরয়া পড়িবে। সম্বাস-আগ্রয়ের সময় পথের সান্থনার জন্য এগ্রলা যে বরদা সঙ্গে লয় নাই, তাহা হইতে ব্রুয়া ঘাইবে, তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের তো এই দশা; নায়িকা ষোড়শী তখন সবেমান্ত ন্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্যন্ত সবাই তাকে খ্রিক বলিয়া ডাকিত, শ্বশর্রাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চিরন্ত-সমালোচনায় বাড়ির দাসীগ্রলোর পর্যন্ত বাধিত না। শাশ্রিড় ছিলেন চিরর্ত্বা— কর্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন-কি, মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিস্শাশ্রিড়র ভাষা ছিল খ্রব প্রথব; বরদাকে লইয়া তিনি খ্রব শক্ত শক্ত কথা খ্রব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন। তার বিশেষ একট্র কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কোলীনাের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া, এ বাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচম্ভ গাঁজাখাের। তার গ্রেনের মধ্যে এই যে, সে বেশিদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন ম্ব্ভাহারের সঞ্চেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে মৃক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে, সে-কথা সকলে ভূলিয়াছিল। পিসি বলিতেন, 'দাদা কেন যে এত মাস্টার-পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা তো বৃঝি নে। লিখে পড়ে দিতে পারি, বর্রদা কখনোই পাস করতে পারবে না।' পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল, কিন্তু সে একমনে কামনা করিত, যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মন্থের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাস্টারের বাহু বাঁধিবার চেন্টায় লাগিলেন, পিসি বলিলেন, 'ধন্য বলি দাদাকে! মান্ম ঠেকেও তো শেখে।' তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব-ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাং নিজের আশ্চর্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগংটাকে স্তাম্ভত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব-প্রথমের চেয়েও আরও আরও আরও অনেক বড়ো হইয়া পাস করে— এত বড়ো যে, স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন। এমন সময়ে করিরাজের অবার্থ বিড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যান্ধের বোমার মতো আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, 'ছেলের এদিকে ব্রম্মি নেই, ওদিকে আছে।' লাটসাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হে'ট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড়ো আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অন্তাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া যাওয়াটাকেও প্রা দাম দিল না। সবাই বলিল, 'এই দেখো-না, এল বলে!' ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'কখ্খনো না! ঠাকুর, লোকের কথা মিথ্যা হোক্! বাড়ির লোককে যেন হায়-হায় করতে হয়!'

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন: তার কামনা সফল হইল। এক মাস रान, वतमात एम नारे; किन्छू उद् कात्र प्राप्त कारना उप रवरात किर एम । যায় না। দুই মাস গেল, তথন মাখনের মনটা একটা চণ্ডল হইয়াছে, কিল্ত বাহিরে रमि किছ्यूरे **अकाम** क्रिलिन ना। व्रष्टेमात मुख्य कार्याकारिय इर्हेल जाँत मूर्य যদিবা বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায়, পিসির মুখ একেবারে জ্যোষ্ঠমাসের অনা-ব্নিউর আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে; আশব্কা, পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে! এমনি করিয়া যথন তৃতীয় মাস কাঢ়িল, তখন ছেলেটা বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্বিগ্ন করিতেছে विनया भिन नानिम मन्त्र कितलन। এও ভালো, অवख्वात कार्य तान ভाला। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দৃঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন. সে-কথা পিসিও বলিতে শুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তথন পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশনায় মন ছিল না বটে, কিন্তু মান্যটি বড়ো ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল ততই, তার স্বভাব যে অত্যন্ত নিম'ল ছিল, এমন-কি সে যে তামাকটা প্যন্ত খাইত না, এই অন্ধ বিশ্বাস পাডার লোকের মনে বন্ধমলে হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতমশায় স্বয়ং বলিলেন এইজন্যই তো তিনি বরদাকে গোতমম্নিন নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বৃদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়া ছিল। পিসি প্রতাহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের 'পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বরদার এত লেখাপডার দরকারই বা কী ছিল। টাকার তো অভাব নাই। যাই বল, বাপ্র, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা, সোনার টুকরো ছেলে!' তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারস্কুন্ধ

সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, সকল দ্বংখের মধ্যে এই সাল্ছনায়, এই গোরবে যোডশীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত দ্নেহ দ্বিগ্রণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বউমা যাতে স্বথে থাকে, মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড়ো ইচ্ছা, ষোড়শী তাঁকে এমন কিছু ফরমাশ করে যেটা দ্বর্লভ— অনেকটা কণ্ট করিয়া, লোকসান করিয়া তিনি তাকে একটা খুশি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন— তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মতো হইতে পারে।

₹

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যথন-তথন তার চোথ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারি দিকে যেন আঁটিয়া থরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে-কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরম্ভ করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আল্নাটা, আল্মারিটা—তার জীবনের শ্নাতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে; সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাণ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে-বিশ্বটা তার বাহিরে সেইেটই ছিল তার সব-চেয়ে আপন। কেননা, তার 'ঘর হৈল বাহির, বাহির হৈল ঘর'।

একদিন যখন বেলা দশটা— অন্তঃপর্রে যখন বাটি, বারকোষ, ধামা, চুপড়ি, দিলনোড়া ও পানের বাক্সের ভিড় জমাইয়া ঘরকন্নার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে— এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জানালার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শ্না আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাও জয় বিশ্বেশ্বর' বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছে অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্তু মীড়টানা বীণার তারের মতো চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছর্টিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, "পিসিমা, ঐ সন্ন্যাসীঠাকুরের ভোগের আয়োজন করো।"

এই শ্রের্ হইল। সন্ত্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল।
এতদিন পরে শ্বশ্রের কাছে বধ্রে আব্দারের পথ খ্রিলয়াছে। মাখন উৎসাহ
দেখাইয়া বাললেন, বাড়িতে বেশ ভালোরকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই।
মাখনবাব্র কিছ্বলাল হইতে আয় কমিতেছিল; কিন্তু তিনি বারো টাকা স্বদে
ধার করিয়া সংকর্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও যথেষ্ট জন্টিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নর. মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জোকী! বিশেষত জটাধারীরা যখন আহার-আরামের অপরিহার্য গ্রন্টি লইয়া গালি দের, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত, তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শিচত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপরুরে একবার তার তলব পড়িত। পিসি

তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই, পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে। কেননা, কী জানি!— বরদার যে-ফোটোগ্রাফখানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফদাড়ি জটাজ্ট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে কিরকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে, বুঝি কিছু কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত দুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায়— কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্যরকম।

এর্মান করিয়া ঘরের কোণে বিসিয়াও ন্তন ন্তন সন্ত্রাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়ছে। এই সন্ধানই তার স্থা। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবনযোবনের পরিপ্রপ্তা। এই সন্ধানটিকেই ঘেরিয়া তার সংসারের সমস্ত আয়োজন। সকালে উঠিয়াই ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়—এর আগে রায়াঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জনালানো থাকে। রাক্রে শ্রইতে যাইবার আগে, 'কাল হয়তো আমার সেই অতিথি আসিয়া পে'ছিবে' এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অমান সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গাড়য়াছিলেন তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সম্ম্যাসীর শ্রেণ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মর্ন্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জন্ল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তার সত্তা, তেজঃপ্রজ্ব তার দেহ, গভীর তার জ্ঞান, মতি কঠোর তার ব্রত। এই সন্ধ্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার। সকল সম্ম্যাসীর মধ্যে এই এক সম্ম্যাসীরই তো প্রজা চলিতেছে। ন্বয়ং তার শ্বশ্রও যে এই প্রজার প্রধান প্রজারি, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গোরবের কথা আর কিছ্ম ছিল না।

কিন্তু, সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড়ো অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কন্বল পাতিয়া শোয়, এক বেলা যা খায় তার মধ্যে ফলম,লই বেশি। গায়ে তার গেরন্থা রঙের তশর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষণ ফ্টাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিশ্থির অর্ধেকটা জন্তিয়া মোটা একটা সিন্দ্রের রেখা। ইহার উপরে শ্বশ্রকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া শ্রন্ করিল। মন্ধ্বেধে মন্খ্য করিতে তার অধিক দিন লাগিল না; পন্ডিতমশায় বলিলেন, "একেই বলে পরেজন্মার্জিত বিদ্যা।"

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সম্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল; এই সম্যাসী সাধ্র সাস্ধী স্থীর পায়ের ধ্লা ও আশীর্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল—এমন-কি, স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভয়ে সম্প্রম চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রঙ তো তার গায়ের তসরের রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ যে ঝির ঝির করিয়া ঠান্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন্ একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পেশছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল, জানালার কাছে বিসয়া তার মনের দূর দিগন্ত

হইতে যে বাঁশির স্বর আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক-একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগ্রলো ঝিলমিল করে, সে যেন তার ব্বেকর মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পিন্ডতমশায় গাঁতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়; অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শ্রুকনো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালি খস খস করিয়া গেল, বহুদ্রে আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষ্ম ভাক আসিয়া পেণছিল, ক্ষণে ক্ষণে প্রকুরপাড়ের রাস্তা দিয়া গোর্বর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ড শব্দ বাতাসকে আবিণ্ট করিল, এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। একে তো কিছ্বতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগংটা তপত প্রাণের জগং— পিতামহ রহমার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তাঁর চতুর্ম্বের বেদবেদান্ত-উচ্চারণের অনেক প্রের্বির স্টিট; যার রঙের সঙ্গে, ধর্ননর সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জাবৈর নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে; তারই ছোটো বড়ো হাজার হাজার দ্তে জাবহদয়ের খাসমহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে— যোড়শা তো কচ্ছ্যুসাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজও সে-পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গের্য়া রঙকে আরও ঘন করিয়া গ্লিতে হইবে। ষোড়শী পশ্ডিত-মশায়কে ধরিয়া পড়িল, "আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন।"

পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার তো এ-সকল পন্থায় প্রয়োজন নাই। সিন্ধি তো পাকা আমলকীর মতো আপনি তোমার হাতে আসিয়া পেণীছিয়াছে।"

তার পুর্ণাপ্রভাব লইয়া চারি দিকে লোকে বিশ্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল, বাড়ির ঝি চাকর পর্যন্ত তাকে কুপাপান্রী বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই আজ যখন তাকে পুর্ণাবতী বলিয়া সকলে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল, তখন তার বহুদিনের গোরবের তৃষ্ণা মিটিবার স্বুযোগ হইল। সিন্ধি যে সে পাইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাধে—তাই পণ্ডিতমশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বলো তো।"

মাখন বলিলেন, "সেটা না শিখিলেও তো বিশেষ অস্বিধা দেখি না। তুমি যত দুৱে গেছ, সেইখানেই তোমার নাগাল ক-জন লোকে পায়।"

তা হউক, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুট্র্দেব যে, মানুষও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল, আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালিই মোটামুটি তাঁরই মতো— অর্থাৎ খায়-দায় ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু, প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলাদেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে খাঁটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোরবেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরন্ধতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলেও বরণ্ড সন্দেহের কারণ থাকিত— কিন্তু তিনি তাঁর আশ্বর্ধ দেবীলীলায় হাঁডিচাঁচা পাখি হইয়া দেখা দিলেন। পাখির লেজে তিনটি মাত্র পালক ছিল, একটি সাদা, একটি সব্কু, মাঝেরটি পাটিকলে। এই পালক তিনটি যে সত্ব, রজ, তম; ঋক, যজরু, সাম; স্টিট, স্পিতি, প্রলয়; আজ, কাল, পরশ্ব

প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেল্কি লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরি হইতেছে। দুইজন এম. এস্-িস. ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সাবজজ তাঁর সমস্ত পেন্সেন এই নৈমিষারণ্য-ফণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাগনেটিকে এখানকার যোগী রহমুচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ-অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সন্তরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য-কমিটির গৃহী সভ্য হইতে হইল। গৃহী সভ্যের কর্তব্য নিজের আয়ের ষণ্ঠ অংশ সন্ত্যাসী সভ্যদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহী সভ্যদের গ্রন্থার পরিমাণ-অন্সারে এই ষণ্ঠ অংশ অনেক সময় থার্মোমিটরের পারার মতো সত্য অঞ্চটার উপরে নিচে ওঠানামা করে। অংশ কষিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নিচের অঞ্কের দিকে। কিন্তু, এই ভুলচুকে নৈমিষারণাের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা প্রেণ করিয়া দিল। যোড়শীর গহনা আর বড়োকিছন্ব বাকি রহিল না, এবং তার মাসহারার টাকা প্রতি মাসে সেই অন্তহিত গহনাগ্রেলাের অনুসরণ করিল।

বাড়ির ডাক্টার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, "দাদা, করছ কী। মেয়েটা যে মারা যাবে।"

মাখন উদ্বিশ্ন মুখে বলিলেন, "তাই তো, কী করি।"

ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত মৃদ্দ্বরে তাকে আসিয়া বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিকবে।"

যোড়শী একট্খানি হাসিল। তার মর্মার্থ এই, এমন সকল বৃথা উদ্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

9

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বংসর পার হইয়া গেছে; এখন ষোড়শীর বয়স প'চিশ। একদিন ষোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কিনা, তা আমি কেমন করে জানব।"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোথ ব্যক্তিয়া রহিলেন; তার পরে চোথ খ্লিয়া বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"কেমন করে জান**লেন।**"

"সে কথা এখনো তুমি ব্রুবে না। কিন্তু, এটা নিশ্চয় জেনো, স্ত্রীলোক হয়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদ্র অগ্রসর হয়েছ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দুরে থেকেও তোমাকে সহধর্মিণী করে নিয়েছেন।"

ষোড়শীর শরীর মন প্রলকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন তা কি জানতে পারি।" যোগী ঈষং হাস্য করিলেন; তার পরে বলিলেন, "একথানা আয়না নিয়ে এস।" ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দেশমত্তো তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। আধ ঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

ষোড়শী দ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ যেন কিছু, দেখা ষাচ্ছে, কিল্ড সেটা যে কী তা স্পন্ট ব্রুঝতে পারছি নে।"

"সাদা কিছু দেখছ কি।"

"সাদাই তো বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মতো?"

"নিশ্চয়ই বরফ! কখনো পাহাড় তো দেখি নি, তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।" এইর প আশ্চর্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বিসয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য কাণ্ড।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যোডশীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার প্রামীর তপ্স্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী काष्ट्र थाकित्न मात्य मात्य त्य विष्ट्रिम घिएल भातिक तम विष्ट्रम् या जांत्र नारे. এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সাধনা আরও অনেক বেশি কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পোষ মাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোডশীর মনে হইল, সেই লংচ পাহাডের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। হাত জোড করিয়া চোথ ব্যক্তিয়া সে বসিয়া রহিল. চোখের কোণ দিয়া অজস্ত্র জল পাড়তে লাগিল।

সেইদিনই মধ্যাকে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ভাকিয়া আনিয়া বড়োই সংকোচের সঙ্গে বলিলেন, "মা, এত্দিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিল্ম, দরকার হবে না, কিন্তু আর চলছে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েছে, কোন দিন আমার বিষয় ক্লোক করে বলা যায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ-সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্মিণী করিতেছেন— বিষয়ের যেট্রকু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার মুচাইলেন। কেবল উত্তরে হাওয়া নয় এই-যে দেনা এও সেই লংচু পাহাড হুইতে আসিয়া পেণীছতেছে: এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, "ভয় কী, বাবা।" মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁডাই কোথায়?"

ষোড়শী বলিল, "নৈমিষারণো চালা বে'ধে থাকব।"

भार्यन वृत्तियालनं. टेटात সংশা विষয়ের আলোচনা वृ**षा। তি**নি বাহিরের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড়-পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যুক্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিনতে পারছেন না?"

"এ কী। বরদা নাকি।"

বরদা জাহাজের লম্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারে বংসর পরে সে আজ কোন এক কাপড়-কাচা কল-কোম্পানির স্রমণকারী এজেন্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল. "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খবে সস্তার করে দিতে পারি।" বলিয়া ছবি-আঁকা ক্যাটালগ পকেট হইতে বাহির কাঁরল।

## পয়লা নম্বর

আমি তালাকটা পর্যন্ত খাই নে। আমার এক অস্রভেদী নেশা আছে, তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিক্ড পর্যন্ত শ্রিকয়ে মরে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিল এই—

> যাবঙ্জীবেং নাই-বা জীবেং ঋণং কৃষা বহিং পঠেং।

যাদের বেড়াবার শখ বেশি অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা যেমন করে টাইম্টেব্ল্
পড়ে, অলপ বয়সে আর্থিক অসশভাবের দিনে আমি তেমনি করে বইয়ের ক্যাটালগ
পড়তুম। আমার দাদার এক খ্ড়েশ্বশ্র বাংলা বই বেরবা-মাত্র নির্বিচারে কিনতেন
এবং তাঁর প্রধান অহংকার এই যে, সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্যন্ত খোওয়া
যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সোভাগ্য আর কারও ঘটে না। কারণ, ধন বল,
আয়্র বল, অন্যমনক্ষ ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যতিকছ্র সরণশীল পদার্থ আছে
বাংলা বই হচ্ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে, দাদার খ্ড়েশ্বশ্রের
বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খ্ড়েশাশ্রভির পক্ষেও দ্রলভি ছিল। 'দীন যথা
রাজেন্দ্রসংগমে' আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশ্রবাড়ি যেতুম ঐ
র্ন্থেশ্বার আলমারিগ্রলার দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চক্ষ্র
জিভে জল এসেছে। এই বললেই যথেণ্ট হবে, ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভবরকম বেশি পড়েছি য়ে পাস করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে
অত্যাবশাক্ তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মসত স্বিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ার বিদ্যার তোলা জলে আমার সনান নর—স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি-এ, এম-এ এসে থাকে; তারা যতই আধ্বনিক হোক, আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির প্থিবীর মতো, আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইক্ষ্ব দিয়ে আটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল প্রপোত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযান্তার গাড়িখানা বহু কন্টেমিল বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল-রাম্কিনে এসে কাত হয়ে পড়েছে। মাস্টারমশায়ের ব্রনির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরোয় না।

কিন্তু, আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মতো করে মনটাকে বে'ধে রেখে জাওর কার্টাছ্নি সে-দেশে সাহিত্যটা তো স্থাণ্ব নয়—সেটা সেখানকার প্রাণের সংগ্য সংগ্য চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে, কিন্তু সেই চলাটা আমি অন্বেলণ করতে চেন্টা করেছি। আমি নিজের চেন্টায় ফরাসি, জর্মান, ইটালিয়ান শিখে নিল্ম: অন্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে শ্রে; করেছিল্ম। আধ্বনিকতার যে এক্স্প্রেস গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছ্বটে চলেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্স্লি-ডার্গ্রিনে এসেও ঠেকে যাই নি, টেনিসন্কেও বিচার করতে ডরাই নে, এমন-কি, ইব্সেন-মেটার্লিঙ্কের নামের

নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সম্তা শুদ্ধতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে, এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখছি, বাংলাদেশে এমন ছেলেও দ্ব-চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরন্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দ্বটি-একটি করে আমার ঘরে এসে জ্বটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল—বকুনি। ভদুভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে-সমস্ত কথাবার্তা শ্নিন তা এক দিকে এত কাঁচা, অন্য দিকে এত প্রানো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফধরানো ভাপসা গ্রেমাটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কু'ড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বে'চে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলৈর দিবতীয় নন্দ্রর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হচ্ছে অন্বৈত্তরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল দৈবতান্বৈতসম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারও সময়-অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ-বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্র-চিহ্নিত একখানা নৃতন-প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত—তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায়; তব্ব তর্ক শেষ হয় না। কেউ-বা সদ্য কলেজের নোট-নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দ্বটো তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেছি, সাহিত্যচর্চা যারা করে তাদের রক্ষজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিক্ষেক নয়, রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু, যাঁর ভরসায় এই-সমস্ত ক্ষ্মিধতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবন্ধা যে কী হয়, সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে-সকল বড়ো বড়ো কুলালচক্র ঘ্রছে, যাতে মানবসভ্যতা কতক-বা তৈরি হয়ে আগ্রনের পোড় খেরে শক্ত হয়ে উঠছে, কতক-বা কাঁচা থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার কাছে ঘরকল্লার নড়াচড়া এবং রাল্লাঘরের চুলোর আগ্রন কি চোখে পড়ে।

ভবানীর দ্রকৃটিভগা ভবই জানেন, এমন কথা কাব্যে পড়েছি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষ্ম; আমার একজোড়া মাত্র, তারও দ্ভিদিক্তি বই পড়ে পড়ে কীণ হয়ে গেছে। স্তরাং অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বললে আমার দ্বীর দ্র্চাপে কিরকম চাপলা উপস্থিত হত, তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি ব্ঝে নিয়েছিলেন, আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তালকানা এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে উনপ্রাণ পবনের বাসা। আমার যা-কিছ্ম অর্থ সামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা জ্বেন ছিল, সে হচ্ছে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মতো এই আমার শথের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিণ্ট চেটে ও শাক্ষে কেমন করে যে বেন্চে ছিল, তার রহ্স্য আমার চেয়ে আমার দ্বী বেশি জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে নিতালত দরকার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নয়, পরের উপকার করবার জন্যেও নয়; ওটা হচ্ছে কথা কয়ে কয়ে চিল্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়ামপ্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম, কিল্বা অধ্যাপক হতুম, তা হলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুলা হত। বাদের বাঁধা খাট্নিন আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খাজতে হয় না— যারা ঘরে বসে খায় তাদের অণ্তত ছাতের উপর হনহন করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই ষখন আমার শৈবতদলটি জমে নি— তখন আমার একমাত্র শৈবত ছিলেন আমার করী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশস্প প্রক্রিয়া দীর্ঘাকাল নিঃশন্দে বহন করেছেন। যাদিচ তিনি পরতেন মিলের শাড়ি এবং তার গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে আলাপ শ্নতেন— সোজাত্যবিদ্যাই (Eugenics) বল, মেণ্ডেল-তত্ত্ই বল, আর গাণিতিক যাজিশাক্রই বল, তার মধ্যে সম্বা কিন্দ্রা ভেজাল-দেওয়া কিছ্ই ছিল না। আমার দলব্দিশ্বর পর হতে এই আলাপ থেকে তিনি বাণ্ডত হয়েছিলেন, কিন্তু সেজনো তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শ্ননি নি।

আমার স্ফার নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা আমি জানি নে, আমার শ্বশ্রও বে জানতেন তা নয়। শব্দটা শ্বনতে মিণ্ট এবং হঠাং মনে হয়, ওর একটাকানো মানে আছে। অভিধানে যাই বল্বক, নামটার আসল মানে—আমার স্ফার বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশ্বিড় যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোটো ছেলেকে যয় করবার মনোরম উপায়স্বর্পে আমার শ্বশ্র আর-একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কিরকম সফল হয়েছিল তা এই বললেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দ্বিদন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বললেন, "মা, আমি তো যাছি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্ফার ও দ্বিতীয়পক্ষের ছেলেদের জন্যে কী ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু, অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বললেন, "এ টাকা স্বদে খাটাবার দরকার নেই—নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে।।"

আমি এই ঘটনার কিছ্ আশ্চর্য হয়েছিল্ম। আমার শ্বশ্র কেবল বুল্থিমান ছিলেন তা নর, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ, ঝোঁকের মাথায় কিছ্ই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মান্ম করে তোলার ভার যদি কারও উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য এমন ধারণা যে তাঁর কী করে হল তা তো বলতে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সন্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খ্ব খাঁটি বলে না জানতেন তা হলে আমার স্বার হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল, তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্টাইন, আমাকে শেষ প্র্যন্ত চিনতে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিল্ম, এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল, কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপার না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু, অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করল্ম, ও বর্ঝি সাহস করছে না। শোষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করল্ম, "সরোজের পড়াশ্বনার কী করছ।" অনিলা বললে, "মাস্টার রেখেছি, ইস্কুলেও যাছে।" আমি আভাস দিল্ম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে-সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েছে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেণ্টা করল্ম। অনিলা হাঁও বললে না, নাও বললে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল, অনিলা আমাকে শ্রুশা করে না। আমি কলেজে পাস করি নি সেইজন্য সম্ভবত ও মনে

করে, পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য, অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ো-চাণ্ডল্য সম্বন্ধে যাকিছ্র বলেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছ্রই বোঝে নি। ও হয়তো মনে করেছে, সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশি জানে। কেননা, মাস্টারের হাতের কান-মলার পার্টিচে বিদ্যোগ্রলো আঁট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেছে। রাগ করে মনে মনে বলল্ম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাব্যম্থিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবননাট্য যবনিকার আডালেই জমতে থাকে. পণ্ডমাঙেকর শেষে সেই ঘর্বনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার শ্বৈতদের নিয়ে বেগ সার তত্তজ্ঞান ও ইবাসেনের মনস্তত্ত আলোচনা করছি তখন মনে করে-ছिन्य, जीननात जीवनयब्दयमीए काता जाग्रनर त्रिय ज्वल नि। किन्जू, আজকৈ যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পন্ট দেখতে পাই, যে-স্ভিকর্তা আগন্নে পর্ড়েয়ে, হাতুড়ি পিটিয়ে, জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন অনিলার মর্ম স্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটো ভাই. একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চলছিল। প্রাণের বাস্কী যে পৌরাণিক প্রিবীকে ধরে আছে সে পূথিবী দ্বির। কিন্তু, সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পূথিবী বহন করতে হয় তার সে-প্রিথবী মুহুতে মুহুতে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয়. তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ ব্রুবরে। অন্তত, আমি তো কিছুই বুঝি নি। কত উদ্বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গুট্ ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম, যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝতে পারছি, পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সব-চেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মান্ত্র করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ওদিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কিরকম চলছে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গাঁলর পরলা-নন্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমালে তৈরি। তার পরে দুই পুরুর্ষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, দুটি-একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিরাকান্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অপ্পাদনের জন্যে ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এত বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন, মনে করো, তাঁর নাম রাজা সিতাংশ্রমালী, এবং ধরে নেওয়া যাক, তিনি নরোত্তমপ্রের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এতবড়ো একটা আবিভাব আমি হয়তো জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই প্থিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদন্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্ছে আমার স্বাভাবিক অন্যনম্কতা। আমার এ বমটি খুব মজবুত ও মোটা। অতএব সচরাচর পঢ়িথবীতে চারি দিকে যে-সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু, আধ্নিক কালের বড়োমান্যরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশি, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দ্ব হাত, দ্ব পা, এক ম্বড যাদের আছে তারা হল মান্য; যাদের হঠাৎ কতকগ্রেলা হাত পা মাথাম্বড বেড়ে গেছে তারা হল দৈতা। অহরহ দ্বন্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহ্বা দিয়ে স্বর্গমতাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের পরের্গ মন দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জোনেই তারাই হচ্ছে জগতের অস্বাস্থা, স্বয়ং ইন্দ্র প্যব্দত তাদের ভয় করেন।

মনে ব্ঝল্ম, সিতাংশুমোলী সেই দলের মান্ষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে, তা আমি প্রের্ব জানতুম না। গাড়ি ঘোড়া লোক লম্কর নিয়ে সে যেন দশ-মুন্ড বিশ-হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জনালায় আমার সারুষ্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সংশ্যে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গালির মোডে। এ গালিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে দ্রক্ষেপমাত্র না করেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন-কি এখানে সেই পথ-চলতি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধ্রনিক বাঙালি কবির রচনা সম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু, সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড 'হেইয়ো' গর্জন শনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা খোলা ব্রহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর-কি! যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্ছেন, পাশে তাঁর কোচম্যান বসে। বাব, সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। আমি কোনোমতে সেই সংকীর্ণ গলির পাশ্ববিতী একটা তামাকের দোকানের হাঁট, আঁকডে ধরে আত্মরক্ষা করল, ম। দেখল, ম, আমার উপর বাব, ক্র্ম্থ। কেননা, যিনি অসতক'ভাবে রথ হাঁকান অসতক' পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পদাতিকের দুর্টি মাত্র পা, সে হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ। আর যে-ব্যক্তি জুর্ডি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা: সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক বাহুলোর দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সূষ্টি করে। দুই-পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট-পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যৈ প্রস্তৃত ছিলেন না।

শ্বভাবের প্রাপ্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সার্রাথ স্বাইকেই যথাসময়ে ভুলে যেতুম। কারণ, এই পরমাশ্চর্য জগতে এরা বিশেষ করে মনে রাথবার জিনিস নয়। কিন্তু, প্রত্যেক মান্বের যে পরিমাণ গোলমাল করবার প্রাভাবিক বরান্দ আছে এ'রা তার চেয়ে ঢের বেশি জবর দখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই আমার তিন-নন্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা-নন্বরের প্রতিবেশীকে এক মৃহ্তুর্ত আমার ভুলে থাকা শস্তু। রাগ্রে তার আট-দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সংগীতের ষে-তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘ্রম স্বাত্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভারবেলায় সেই আট-দশটা ঘোড়াকে আট-দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সোজন্য রক্ষা করা অক্ষভ্ব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপ্ররি বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই

স্বরসংযম কিন্বা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিল,ম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার ষশ্র বিশ্তর। এইটেই হচ্ছে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারশ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘ্রের ব্যাঘাত হত না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরিমাণস,ষমা, অপর পক্ষে একদা যে-দানবের স্বারা স্বর্গের নন্দনশোভা নন্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থলিকে বাহন করে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেছে। তাকে বদি-বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে— এবং উপরন্তু চোথ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার শৈবতগুলি তথনো কেউ আসে নি। আমি বসে বসে জায়ার-ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম, এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে, দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা স্মারকলিপি ঝনঝন শব্দে আমার শাসির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দুমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ীর চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতিকাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল, আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশি করে আছেন, আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি, আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমান্ত অন্কর। একে ডেকে পাই নে হে'কে বিচলিত করতে পারি নে—দ্রন্ভিতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি, বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। থবর পেলুম, প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজনুরি পায়।

দেখলন্ম, কেবল যে আমার শার্সি ভাঙছে, আমার শান্তি ভাঙছে, তা নয়.
আমার অন্কর-পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিণ্ডিংকরতা সম্বন্ধে
অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠছে, সেটা তেমন আশ্চর্য নয় কিল্তু
আমার শৈবতসম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার কানাইলালের মনটাও দেখছি পাশের বাড়ির
প্রতি উৎসন্ক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণম্লক
নয়, অন্তঃকরণম্লক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিল্ল্ম, এমন সময় একদিন লক্ষ্য
করে দেখলন্ম, সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম করে টেনিসের পলাতক গোলাটা
কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছন্টছে। ব্র্বল্ম, এই উপলক্ষ্যে প্রতিবেশীর
সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল, ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী
মৈত্রেরীর মতো নয়—শন্ধ্র অম্তে ওর পেট ভরবে না।

আমি প্রলা-নন্বরের বাব গিরিকে খুব তীক্ষা বিদ্রুপ করবার চেণ্টা করতুম। বলতুম, সাজসঙ্জা দিয়ে মনের শ্নাতা ঢাকা দেওয়ার চেণ্টা ঠিক যেন রঙিন মেঘ দিয়ে আকাশ মর্নিড় দেবার দ্বাশা। একট্ব হাওয়াতেই মেঘ যায় সরে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বললে, মান্বটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি-এ পাস করেছে। কানাইলাল স্বয়ং বি-এ পাস-করা, এজন্য ঐ ডিগ্রীটা সম্বন্ধে কিছ্ব বলতে পারলাম না।

পরলা-নম্বরের প্রধান গণেগালি সশব্দ। তিনি তিনটে যক্ত বাজাতে পারেন, কর্নেট, এসরাজ এবং চেলো। বখন-তখন তার পরিচয় পাই। সংগীতের স্বর সম্বব্ধে আমি নিজেকে স্বরাচার্য বলে অভিমান করি নে। কিন্তু, আমার মতে গানটা উচ্চ অপের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মান্য যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি— তখন মান্য চিন্তা করতে পারত না বলে চীংকার করত। আজও যে-সব মান্য আদিম অবস্থায় আছে তারা শ্ব্য শ্ব্য শব্দ করতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখতে পেল্ম, আমার শ্বৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লানন্দরে চেলো বেজে উঠলেই যারা গাণিতিক ন্যায়শান্দের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পরলা-নম্বরের দিকে হেলছে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বললে, "পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জ্টেছে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।"

বড়ো খাশি হল্ম। আমার দলের লোকদের বলল্ম, "দেখেছ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে? তাই যে-সব জিনিস প্রমাণযোগে বোঝা যায় তা ওরা ব্যথতেই পারে না, কিন্তু যে-সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা ব্যথতে ওদের একট্ও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বললে, "যেমন পে'চো, ব্রহমুদৈত্য, ব্রাহমুণের পায়ের ধনুলোর মাহাত্ম্য, পতিদেবতা-পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বলল্ম, "না হে, এই দেখো-না, আমরা এই প্রলা-নম্বরের জাঁকজমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কিন্তু অনিলা ওর সাজসঙ্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দ্ব-তিনবার বাড়ি-বদলের কথা বললে। আমার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খ্রেজ বেড়াবার মতো অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেল, কানাইলাল এবং সতীশ পয়লা-নন্বরে টোনস খেলছে। তারপরে জনশুর্তি শোনা গেল, ষতী আর হরেন পয়লা-নন্বরে সংগীতের মর্জালসে একজন বক্স-হার্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করে, আর অর্ণ নাকি সেখানে কমিক গান করে খ্র প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এদের আমি পাঁচ-ছ বছর ধরে জানি কিন্তু এদের যে এ-সব গ্রা ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষত আমি জানতুম, অর্ণের প্রধান শথের বিষয় হচ্ছে তুলনাম্লক ধর্মতত্ত্ব। সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কী করে ব্রথব।

সত্য কথা বলি, আমি এই পয়লা-নম্বরকে মৃথে যতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ইবা করেছিল্ম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারি— মার্নাসক সম্পদে সিতাংশ্রমোলীকৈ আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তব্ ঐ মানুষটিকে আমি ইবা করেছি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাসবে। সকাল বেলায় সিতাংশ্র একটা দ্রন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোত—কী আশ্চর্য নেপ্রণার সঞ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম, আর ভাবতুম, 'আহা, আমি যদি এইরকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পায়তুম!' পট্ম বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের 'পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের স্বর ভালো বর্নি নে কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেছি সিতাংশ্র এস্বাজ বাজাছে। ঐ যক্রটার পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত, যক্রটা যেন প্রেয়সীনারীর মতো ওকে ভালোবাসে—সে আপনার সমনত স্বর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে দুদয়েছে। জিনিস-পত্র বাড়ি-ঘর জন্তু-মানুষ সকলের 'পরেই সিতাংশ্র এই সহজ প্রভাব ভারি একটি প্রী বিশ্তার

করত। এই জিনিসটি অনির্বাচনীর, আমি একে নিতান্ত দ্বর্লাভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম, প্রিথবীতে কোনো কিছু প্রার্থানা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনি এর কাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার শৈবতগৃলের অনেকেই প্রলা-নশ্বরে টেনিস খেলতে, কন্সর্ট বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের শ্বারা এই লুক্খদের উন্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপার খুজে পেল্ম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের মতো অন্য বাসা বরানগর-কাশীপ্রের কাছাকাছি এক জারগার পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্থাকৈ প্রস্তুত হতে বলতে গেল্ম। তাঁকে ভাঁড়ারঘরেও পেল্ম না, রাহ্রাঘরেও না। দেখি, শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বলল্ম, "প্শর্থই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "আর দিন পনেরো সব্রুর কর।"

জিজ্ঞাসা করল ম. "কেন।"

অনিলা বললেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরোবে— তার জন্য মনটা উদ্বিশ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্থার সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করি নে। স্তরাং আপাতত কিছ্বদিন বাড়িবদল ম্লতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেল্বম, সিতাংশ্ব শীঘ্রই দক্ষিণভারতে বেড়াতে বেরোবে, স্তরাং দ্বই-নম্বরের উপর থেকে মুক্ত ছারাটা সরে যাবে।

অদৃত্ট নাট্যের পঞ্চমাঙেকর শেষ দিকটা হঠাৎ দৃত্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমাদের স্বৈতদলের পর্নার্শমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিল্বম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিল্বম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করল্মু, "আজ রাত্রে রামার জোগাড় সব ঠিক আছে তো?"

रम कारान ज्ञान ना पिरा माथा दिनिस ज्ञानातन स्व, जारह।

আমি বলল্ম, "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাটনি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ভূলো না।"

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বলল্ম, "কানাই, আজ তোমরা একট্ব সকাল-সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য হয়ে বললে, "সে কী কথা। আজ আমাদের সভা হবে না কি।" আমি বলল ম, "হবে বই-কি। সমসত তৈরি আছে—ম্যাক্সিম গার্কর নতুন গল্পের বই, বেগ্ স'র উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন-কি আমড়ার চাটনি প্র্যুক্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মূখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বললে, "অদৈবতবাবু, আমি বলি, আজ থাক।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জানতে পারল্ম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষায় সে পাস হতে পারে নি, তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খ্ব গঞ্জন্ধা পেয়েছিল—সইতে না পেরে গলায় চাদর বেংধে মরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করন্সম, "তুমি কোথা থেকে শ্নালে?" সে বললে, "পয়লা-নন্দর থেকে।"

পর্মলা-নন্দর থেকে! বিবরণটা এই— সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না করে অযোধ্যাকে সঙ্গো নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশ্বমৌলী এই খবর পেরেই তখনি সেখানে গিয়ে প্র্নিসকে ঠাড়া করে নিজেশ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সংকার করিয়ে দেন।

ব্যতিবাসত হয়ে তখনি অন্তঃপ্রের গেল্ম। মনে করেছিল্ম, অনিলা ব্রথি দরজা বন্ধ করে আবার তার শোরার ঘরের আগ্রয় নিয়েছে। কিন্তু, এবারে গিয়ে দেখি, ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চার্টনির আয়োজন করছে। যখন লক্ষ্য করে তার মুখ দেখল্ম তখন ব্র্থান্ম, এক রাত্রে তার জীবনটা উলট্পালট হয়ে গেছে।

আমি অভিযোগ করে বলল্ম, "আমাকে কিছ্ব বল নি কেন।"

সে তার বড়ো বড়ো দুই চোথ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে— কোনো কথা কইলে না। আমি লঙ্জায় অত্যুক্ত ছোটো হয়ে গেল্ম। যদি অনিলা বলত 'তোমাকে বলে লাভ কী', তা হলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাকত না। জীবনের এই-সব বিশ্লব— সংসারের সুখ দুঃখ— নিয়ে কী করে যে ব্যবহার করতে হয়, আমি কি তার কিছুই জানি।

আমি বলল্ম, "অনিল, এ-সব রাখো, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃণ্টি রেখে বললে, "কেন হবে না। খ্ব হবে। আমি এত করে সমস্ত আয়োজন করেছি, সে আমি নন্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বলল্বম, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।" সে বললে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে, আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একট্ব আরাম পেল্ব। ভাবল্বম, অনিলার শোকটা তত বেশি কিছব নয়। মনে করল্বম, সেই-যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসম্ভ হয়ে এসেছে। যদিচ সব কথা বোঝবার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তব্ব পার্সোনাল ম্যাগ্নেটিজ্ম্ বলে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যার সময় আমার শৈবতদলের দুই-চারজন কম পড়ে গেল। কানাই তো এলই না। পয়লা-নশ্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শ্বনল্বম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশ্বমৌলী চলে যাচ্ছে, তাই এরা সেখানে বিদায়ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ ষেরকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনো দিনই করে নি। এমন-কি, আমার মতো বেহিসাবি লোকেও এ কথা না মনে করে থাকতে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সেদিন খাওয়াদাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাগ্রি একটা-দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তথনি শতে গেল্ম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করল্ম, "শোবে না?"

रम वनल, "वामनग्रत्ना जुनर**ा रदा**।"

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটট্টা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি, আমার চশমা চাপা দেওয়া এক-ট্রকরা কাগজ, তাতে অনিলার হাতের লেখাটি আছে 'আমি চলল্ম। আমাকে খ্রজতে চেণ্টা কোরো না। করলেও খ্রুজে পাবে না।'

কিছ্ব ব্রুতে পারল্ম না। টিপাইরের উপরে একটা টিনের বাক্স—সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না—এমন-কি, তার হাতের চুড়ি বালা পর্য তি, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের-মোড়কে-করা কিছ্ব টাকা সিকি দ্রানি। অর্থাৎ, মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলার হাতে যা কিছ্ব জমেছিল তার শেষ পয়সাটি পর্য তি রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন-কোসন জিনিসপত্রের ফর্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে-সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সঞ্চে গয়লাবাড়ির এবং ম্বিদর দোকানের দেনার হিসাবও টোকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইট্রুকু ব্রুতে পারলুম, অনিলা চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলুম— আমার শ্বশ্রবাড়িতে খোঁজ নিলুম— কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘটলে সে সম্বন্ধে কিরকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, কোনোদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। ব্রুকের ভিতরটা হা-হা করতে লাগল। হঠাৎ পয়লা-নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে বাড়ির দয়জা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দয়োয়ার্নিজ গড়গড়ায় তামাক টানছে। রাজাবাব্র ভোররাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছাঁক্ করে উঠল। হঠাৎ ব্রুতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানবসমাজের প্রাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘয়ে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার্, টলস্টয়, ট্রেগনিভ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গল্প-লিখিয়েদের বইয়ে যখন এইরকমের ঘটনার কথা পড়েছি তখন বড়ো আনন্দে স্ক্রাতিস্ক্রেম করে তার তত্ত্বথা বিশেলষণ করে দেখেছি। কিন্তু, নিজের ঘরেই যে এটা এমন স্ক্রিনিস্ত করে ঘটতে পারে, তা কোনোদিন স্বশ্বেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে আমি প্রবীণ তত্তুজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হালকা করে দেখবার চেণ্টা করল্ম। যেদিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেইদিনকার কথাটা মনে করে শুক্ত হাসি হাসল্ম। মনে করল্ম, মান্ম কত আকাঙ্কা, কত আয়োজন, কত আবেগের অপবায় করে থাকে। কত দিন, কত রাহি. কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্থ্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে বলে চোখ ব্জে ছিল্ম; এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খ্লে দেখি, ব্দ্ব্দ্ ফেটে গিয়েছে। গেছে যাক্ গে— কিন্তু জগতে সবই ত ব্দ্ব্দ্ নয়। য্গাযুগান্তরের জন্মম্ত্যুকে অতিক্রম করে টি'কে রয়েছে এমন-সব জিনিসকে আমি কি চিনতে শিখি নি।

কিন্তু দেখল্ম, হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা ম্ছিতি হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষ্মার কে'দে বেড়াতে লাগল। বারান্দার ছাতে পায়চারি করতে করতে, শ্না বাড়িতে ঘ্রতে ঘ্রতে, শেষকালে, ষেখানে জানালার কাছে কর্তদিন আমার স্থাকৈ একলা চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি, একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিসপর ঘাঁটতে লাগল্ম। অনিলার চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজ্ঞটা হঠাৎ টেনে খ্লতেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিম্লি পয়লা-নন্দ্র থেকে এসেছে। ব্রকটা জনলে উঠল। একবার মনে হল, সবগালো পর্ডিয়ে ফেলি। কিন্তু, ষেখালে বড়ো বেদনা সেইখানেই ভয়ংকর টান। এ চিঠিগ্রলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জাে নেই।

এই চিঠিগ্রাল পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন-চার ট্ক্রো করে ছেণ্ডা। মনে হল, পাঠিকা পড়েই সেটি ছিণ্ড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গ'দ দিয়ে জুড়ে রেখেছে। সে চিঠিখানা এই—

'আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছি'ড়ে ফেলো তব্ আমার দৃঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বলতেই হবে।

আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বারশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘ্রমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুইয়ে দিয়েছ— আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখল্ম, যে-তুমি স্বয়ং তোমার সৃণ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বাচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, আর কিছ্ম চাই নে, কেবল তোমার স্বতব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কপ্টে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না, জানি— কিন্তু, আমাকে ভুল ব্রঝা না। আমি তোমার কোনো ফতি করতে পারি, এমন সন্দেহমার মনে না রেখে আমার প্রজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রুখাকে যদি তুমি শ্রুখা করতে পার তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে, সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপন থাকবে না।

এমন প'চিশখানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলার কাছ থেকে গিরেছিল, এ চিঠিগন্বলির মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তথান বেসনুর বেজে উঠত— কিম্বা তা হলে সোনার কাঠির জাদ্ব একেবারে ভেঙে স্তবগান নীরব হত।

কিন্তু, এ কী আশ্চর্য। সিতাংশ্ব যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে, আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগর্বালর ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। আমার চোখের উপরকার ঘ্রমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! প্রোহতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেরেছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার শ্বৈতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখেছি। স্বতরাং যাকে আমি কোনো দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব।

শেষ চিঠিখানা এই---

'বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পর্রুষের বাহু নিশেচণ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, ন্বর্গমত্যের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উন্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, তোমার দ্বঃখই তোমার অন্তর্থামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোরবেলা পর্যন্ত মেয়াদ নিয়েছি। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই ন্বিধা মিটিয়ে দেয় তা হলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব— একমনে এই মন্ত্র জপ করব রে, তোমার কল্যাণ হোক।'

বোঝা যাচ্ছে দ্বিধা দূর হয়ে গেছে— দূজনার পথ এক হয়ে মিলেছে। মাঝের

থেকে সিতাংশ্বর লেখা এই চিঠিগ্বলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল— ওগ্বলি আজ আমারই প্রাণের স্তব্মন্ত্র।

কত কাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভালো লাগে না। অনিলাকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল, কিছ্,তেই দিথর থাকতে পারল্ম না। খবর নিয়ে জানলমে সিতাংশ, তখন মস্রি-পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশ্বকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে তো অনিলাকে দেখি নি। ভয় হল পাছে তাকে অপমান করে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করল্ম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশ্ব বললে, "আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটিমাত্র চিঠি পেয়েছি— সেটি এই দেখন।"

এই বলে সিতাংশ্ব তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামেল-করা সোনার কার্ড কেস খ্বলে তার ভিতর থেকে এক-ট্বকরো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, 'আমি চলল্বম, আমাকে খ্বজতে চেণ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।'

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্থে কখানা আমার কাছে এই টুকুরোটি তারই বাকি অর্থে ক।

আষাঢ় ১৩২৪

# পাত্র ও পাত্রী

ইতিপ্রে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপন্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে, কাঁচা ঘ্রমে চমক লাগিয়ে দিলে যেমন ঘ্রম আর আসতে চায় না, আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধ্বান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয়, এমন-কি, তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন; আমি কোমার্যের লাস্ট্ বেঞ্চিতে বসে শ্ন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিল্ম।

আমি চোন্দ বছর বয়সে এন্ট্রেন্স পাস করেছিল্ম। তখন বিবাহ কিন্বা এনট্রেন্স পরীক্ষায় বয়সবিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মার্নাসক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি। ইন্দ্রর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক আর অখাদ্যই হোক, শিশ্বকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা তের বেশি, এইজন্যে আমার পর্বাথর সোরজগতে স্কুল-পাঠ্য প্থিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য স্হর্য চোন্দ লক্ষগ্রেণ বড়ো ছিল। তব্ব, আমার সংস্কৃত-পন্ডিতমশায়ের নিদার্শ ভবিষ্যদ্বাণী সত্তেও, আমি পরীক্ষায় পাস করেছিল্ম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপ্র্টি ম্যাজিস্ট্রেট। তথন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরার কিন্দা জাহানাবাদে কিন্দা ঐরকম কোনো-একটা জারগার। গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, দেশ কাল এবং পাত্র সন্দান্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পণ্ট উল্লেখ থাকবে তার সবগুলোই স্কুপণ্ট মিথ্যা; যাঁদের রসবোধের চেয়ে কোত হল বেশি তাঁদের ঠকতে হবে। বাবা তখন তদকেত বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিল কী-একটা রত; দক্ষিণা এবং ভোজনব্যবস্থার জন্য রাহ্মণ তাঁর দরকার। এইরকম পারমার্থি ক প্রয়োজনে আমাদের পশ্ভিতমশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উলটো।

আজ আহারান্তে দানদক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হল্ম। সে পক্ষে যে-আলোচনা হয়েছিল তার মম্টা এই—আমার তো কলকাতায় কলেজে যাবার সময় হল। এমন অবস্থায় প্রতিবিচ্ছেদদঃখ দ্রে করবার জন্যে একটা সদ্পায় অবলম্বন করা কর্তব্য। যদি একটি শিশ্বধ্য মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মান্য করে, যত্ন করে তাঁর দিন কাটতে পারে। পশ্ডিতমশায়ের মেয়ে কাশীম্বরী এই কাজের পক্ষে উপয্ক্ত—কারণ, সে শিশ্বও বটে, স্শীলাও বটে, আর কুলশান্দের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা ছাড়া রাহ্যণের কন্যাদায়মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হল। মেয়েটিকে একবার দেখা কর্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পশ্চিতমশায় বললেন, তাঁর 'পরিবার' কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পেশিচেছেন। মায়ের পছন্দ হতে দেরি হল না; কেননা, র্নাচর সভ্গে প্র্ণাের বাটখারার যােগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারি হল। মা বললেন, মেয়েটি স্লেক্ষণা— অর্থাং, যথেন্টপরিমাণ স্লুন্দরী না হলেও সান্থনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠল। যে-পণ্ডিতমশায়ের ধাতুর্পকে বরাবর তয় করে এসেছি তাঁরই কন্যার সংগ আমার বিবাহের সম্বন্ধ— এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। র্পকথার গল্পের মতো হঠাৎ স্বন্তপ্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বললেন, "সন্, পণ্ডিতমশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেছে, খেয়ে দেখ্।"

মা জানতেন, আমাকে প'চিশটা আম থেতে দিলে আর-প'চিশটার দ্বারা তার পাদপ্রেণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অসপন্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু মনে আছে— রাঙতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া, আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট— সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতটা মনে পড়ছে— রঙ শামলা; ভূর্জ্জাড়া খ্ব ঘন; এবং চোখদ্বটো পোষা প্রাণীর মতো, বিনা সংকোচে তাকিয়ে আছে। ম্থের বাকি অংশ কিছ্ই মনে পড়ে না— বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েছে। আর ষাই হোক, তাকে দেখতে নেহাত ভালোমান্বের মতো।

আমার ব্রেকর ভিতরটা ফ্রেল উঠল। মনে মনে ব্র্বল্যুম, ঐ রাঙতা-জড়ানো বেণীওয়ালা জ্যাকেট-মোড়া সামগ্রীটি ষোলো-আনা আমার— আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দ্বর্লাভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা করতে হয়় কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙ্বল নড়ালেই হয়; বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্ছেন। মাকে যে আমি বরাবর দেখে আসছি, স্বী বলতে কী বোঝায় তা আমার ঐ স্ত্রে জানা ছিল। দেখেছি, বাবা অন্য সমস্ত রতের উপর চটা ছিলেন কিন্তু সাবিবীরতের বেলায় তিনি মুখে যাই বল্বন, মনে মনে

বেশ একট্ব আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালোবাসতেন তা জানি, কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন, কিসে তাঁর বিরক্তি হবে, এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভর করতেন, এরই রসট্বকু বাবা তাঁর সমন্ত পৌর্ব দিয়ে সব-চেয়ে উপভোগ করতেন। প্জাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো-একটা-কিছ্ব আসে বায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরান্দ। কিন্তু মান্বের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এইজন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার র্পগ্ণের টান সেদিন আমার উপরে পেছিয় নি, কিন্তু আমি যে প্জনীয় সে কথাটা সেই চোন্দ বছর বয়সে আমার প্রুব্বের রক্তে গাঁজিয়ে উঠল। সেদিন খ্ব গোঁরবের সঙ্গেই আমগ্লো খেল্ম, এমন-কি সগর্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখল্ম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহুকালটা অনুশোচনায় গেল।

সেদিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্ শ্রেণীর—
কিন্তু বাড়ি গিয়েই বাধে হয় জানতে পেরেছিল। তার পরে যখনই তার সঙ্গে
দেখা হত সে শশবাসত হয়ে ল্বকোবার জায়গা পেত না। আমাকে দেখে তার এই
ফ্রন্থতা আমার খ্ব ভালো লাগত। আমার আবির্ভাব বিশেবর কোনো-একটা
জায়গায় কোনো-একটা আকারে খ্ব একটা প্রবল প্রভাব সন্ধার করে, এই জৈবরাসায়নিক তথ্যটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও য়ে কেউ ভয়
করে বা লম্জা করে, বা কোনো একটা-কিছ্ব করে, সেটা বড়ো অপ্র্ব । কাশীশ্বরী
তার পালানোর শ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত, জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে
সম্পূর্ণভাবে এবং নিগ্লেভাবে আমারই।

এতকালের অকিণ্ডিংকরতা থেকে হঠাং এক মুহুতে এমন একান্ত গৌরবের পদ लाভ করে কিছ্মদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। বাবা যেরকম মাকে কর্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার চুটি নিয়ে সর্বদা ব্যাকৃল করে তুলেছেন, আমিও মনে মনে তারই ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগল্ম। বাবার অনভিপ্রেত কোনো-একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা যে-রকম সাবধানে নানা-প্রকার মনোহর কোশলে কাজ উন্ধার করতেন, আমি কল্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখলুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকম্মাৎ মোটা অভেকর ব্যাহ্ক নোট থেকে আরম্ভ করে হীরের গ্রনা পর্যক্ত দান করতে আরুত করলুম। এক-একদিন ভাত থেতে বসে তার খাওয়াই হল না এবং জানলার ধারে বসে আঁচলের খুট দিয়ে সে চোখের জল ম্চছে, এই কর্ণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেল্ম এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বলতে পারি নে। ছোটো ছেলেদের আত্মনিভ'রতার সম্বন্ধে বাবা **অ**ত্যন্ত বেশি সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড়চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু আমার মনের মধ্যে গার্হস্থার ষে-চিত্রগর্বাল স্পন্ট রেখায় জেগে উঠল, তার মধ্যে একটি নিচে লিখে রাখছি। বলা বাহ্বলা, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এইরকম ঘটনাই পূর্বে একদিন ঘটেছিল; এই কম্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই-রবিবারে মধ্যাহ্রভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছডিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে গ্রন্ডগর্নাড়র নল। ঈষৎ তন্দ্রাবেশে ननो नित्र পড़ रान । वाताना व वर्ष कामी वती स्थावारक काभफ़ मिष्टिन, आगि তাকে ডাক দিল্ম : সে তাড়াভাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বললমে, 'দেখো, আমার বসবার ঘরের বাঁদিকের আলমারির তিনের

থাকে একটা নীল রঙের মলাট-দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে, সেইটে নিয়ে এসো তো।' কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে; আমি বলল্ম, 'আঃ, এটা নয়; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।' এবারে সে একটা সব্দ রঙের বই আনলে— সেটা আমি ধপাস্ করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়ল্ম। তখন কাশীর ম্খ এতট্কু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছল্ছল্ করে উঠল। আমি গিয়ে দেখল্ম, তিনের শেল্ফে বইটা নেই, সেটা আছে পাঁচের শেল্ফে। বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শ্লম কিন্তু কাশীকে ভুলের কথা কিছ্ বলল্ম না। সে মাথা হেণ্ট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগল এবং নির্দিধতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত করেছে, এই অপরাধ কিছ্বেই ভুলতে পারলে না।

বাবা ডাকাতি তদশ্ত করছেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচছে। এ দিকে আমার সম্বন্ধে পণিডতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা এক মুহুর্তে কর্ত্বাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পেশিছল এবং সেটা নির্বাতশয় সম্ভাববাচ্য।

এমন সময় ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আন্তে আন্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারি-রামার সংগ্রে সংগ্রে একটা একটা করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তৃত रु ছिल्न। वावा शिष्ठियभाग्नरक वर्षन्य वर्ल घुना कत्ररून; मा निभ्ठारे প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদ্রেকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্তমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগলভতায় কথাটা চারি দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চলছে এ কথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন-কি. বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাব্রর পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে, যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেছেন। শৃভকর্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। বাবার আদালতের উকিলের দল চাঁদা করে বিবাহের বায় বহন করতেও রাজি। স্থানীয় এন ট্রেন্স-স্কলের সেক্লেটারি বীরেশ্বরবাব্র তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহসম্বন্ধে গ্রিপদীছন্দে একটা কবিতা লিখেছে। সেক্রেটারিবাব, সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েছেন তাকে ধরে ধরে শ্বনিয়েছেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খ্ব আশান্বিত হয়ে উঠেছে।

স্তরাং ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শ্ভসংবাদ শ্নতে পেলেন। তার পরে মায়ের কালা এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্নলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজ্লাসে প্রবলবেগে মামলা ডিস্মিস এবং প্রচণ্ড তেজে শাস্তিদান, পশ্ডিতমশায়ের পদচ্যতি এবং রাঙতা-জড়ানো বেণী-সহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অল্ডর্ধান; এবং ছ্রটি ফ্রেরাবার প্রেই মাতৃসংগ থেকে বিচ্ছিল্ল করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফ্রট্বলের মতো চুপসে গেল— আকাশে আকাশে, হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

₹

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘাল তার পরে আমার প্রতি বারে-বারেই প্রজাপতির বার্থ-পক্ষপাত ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি নে— আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিত নোট দটো-একটা রেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্বেই আমি প্রায়া দমে এম-এ প্রীক্ষা পাস করে চোখে চশমা পরে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেছি। বাবা তখন রামপরেহাট কিংবা নোয়াখালি কিংবা বারাসত কিংবা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। এতদিন তো শব্দসাগর মন্থন করে ডিগ্রিরত্ব পাওয়া গেল, এবার অর্থ সাগর-মন্থনের পালা। বাবা তাঁর বড়ো বড়ো পেট্রন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর সব-চেয়ে বডো সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্সন নিয়ে বিলেতে, যিনি আরও কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বর্দাল হয়েছেন, আর যিনি বাংলাদেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায় আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতা-মহ যখন ডেপর্টি ছিলেন তখন মুরুবিবর বাজার এমন কষা ছিল না তাই তখন চাকরি থেকে পেন্সন্ এবং পেন্সন্ থেকে চাকরি একই বংশে খেয়া-পারাপারের মতো চলত। এখন দিন খারাপ, তাই বাবা যখন উদ্বিশ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে, তাঁর বংশধর গভমে তি আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে স্ত্রনাগরি আপিসের নিন্দ দাঁডে অবতরণ করবে কি না, এমন সময় এক ধনী রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিশে এল। ব্রাহ্মণটি কন ট্র্যাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পর্থটি প্রকাশ্য ভতলের চেয়ে অদুশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড়োদিন উপলক্ষ্যে কমলা লেব্ ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে বাসত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমার অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাডির সামনেই. মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহ, লা, ডেপ টির এম-এ-পাস-করা ছেলে কন্যা-দায়িকের পক্ষে খুব 'প্রাংশ্বলভা ফল'। এইজন্যে কন্ট্র্যাক্টর বাব্ব আমার প্রতি 'উল্বাহ্ন' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহ্ন আধ্বলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি— অন্তত সে বাহু ডেপুটিবাবুর হৃদয় পর্যন্ত অতি অনায়াসে পেণছিল। কিন্তু, আমার হৃদয়টা তখন আরও অনেক উপরে ছিল।

কারণ, আমার বয়স তথন কুড়ি পেরোয়-পেরোয়; তথন খাঁটি স্ত্রীরত্ন ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শ্ব্র্ব্ তাই নয়, তথনো ভাব্কতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ, সহর্ধার্মণী শব্দের যে-অর্থ আমার মনে ছিল সে-অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চার দিকেই সংকুচিত; মননসাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে কৃশ করে আনা, এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারত্ম না। যে-স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে স্থিগনী করতে চাই সেই স্ত্রী ঘরকল্লার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলাফেরায় ঝংকার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে, এমন দ্র্রাহ্ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিল্ম। আসল কথা, আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধ্বনিক বলে বিদ্রুপ করে, কলেজ থেকে টাটকা বেরিয়ে আমি সেইরকম নিরবিছ্লিয় আম্বনিক হয়ে উঠেছিল্ম। আমাদের কালে সেই আধ্বনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আশ্চর্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দ্বর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উল্লাত।

এ-হেন আমি শ্রীযর্ক্ত সনংকুমার, একটি বলশালী কন্যাদায়িকের টাকার থলির হাঁ-করা ম্বের সামনে এসে পদ্ধলম। বাবা বললেন, শ্রুস্য শীঘ্রং। আমি চুপ করে রইলমে: মনে মনে ভাবলমে, একটা দেখে-শুনে ব্রেথ-পড়ে নিই। চোথ কান

খুলে রাখলুম- ক্রিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেয়েটি পতেলের মতো ছোটো এবং সন্দর—সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েছে তা তাকে দেখে মনে হয় না—কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট করে, তার ভুর্রটি এ'কে, তাকে হাতে করে গড়ে তুলেছে। সে সংস্কৃতভাষায় গণগার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথারে কয়লা পর্যন্ত গণগার জলে ধারে তবে রাঁধেন: জীবধানী বসুন্ধরা নানা জাতিকে ধারণ করেন বলে পূর্যিবীর সংস্পর্ণ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সংকৃচিত: তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসলমান-বংশীয় নয় এবং জলে পে য়াজ উৎপত্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড়চোপড় হাঁড়িকুৰ্ণড় খাটপালঙ বাসনকোসনকে শোধন এবং মার্জন করা। তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আডাইটে হয়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন যে, তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় যত অস্ক্রবিধাই হোক, সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সংগত কারণ তাকে বু.ঝিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সক্ডি হয়; সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেছে। সে যেমন পাল কির ভিতরে বসেই গণ্গাস্নান করে, তেমনি অষ্টাদশ প্রোণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের 'পরে আমারও মায়ের যথেষ্ট শ্রুম্বা ছিল কিন্তু তাঁর চেয়ে আরও বেশি শ্রুম্বা যে আর-কারও থাকবে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গ্রুমর করবে, এটা তিনি সইতে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বলল্ম, "মা, এ মেয়ের যোগ্যপাত্র আমি নই" তিনি হেসে বললেন. "না, কলিষ্বগে তেমন পাত্র মেলা ভার!"

আমি বলল্ম, "তা হলে আমি বিদায় নিই।"

মা বললেন, "সে কি, স্বন্ব, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেরেটিকে তো দেখতে ভালো।"

আমি বললমে, 'মা, শ্বী তো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জনো নয়, তার ব্রদ্ধি থাকাও চাই।"

মা বললেন, "শোনো একবার। এরই মধ্যে তূই তার কম ব্রদ্ধির পরিচয় কী পোল।"

আমি বলল্ম, "বৃদ্ধি থাকলে মান্য দিনরাত এই-সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়।"

মায়ের মৃখু শ্রনিকরে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েছেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায়ই ভূলে বান যে, অন্য মান্ব্যেরও ইচ্ছে বলে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তুত, বাবা বাদ অত্যন্ত বেশি রাগারাগি জবরদহিত না করতেন তা হলে হয়তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক প্রভুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোথে দনান আহিক এবং রত-উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সম্পতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ, মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তা হলে তিনি সময় নিয়ে, অতি ধীর মন্দ স্যোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্দ্র দিয়ে, ক্ষণে ক্ষণে অগ্রন্থাত করে কাজ উম্থার করে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বলল্মে, 'ছেলেবেলা থেকে থেকে-শ্রতে চলতে-ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভরতার উপদেশ দিয়েছেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর

हलाय ना।' करनारक लोकारक भाग करवात विमास **काला नामानार** हाला कार्य हाला कार्य कार्य কোনো দিন সফলতা লাভ করেছে, এ আমি দেখি নি। সংগত ব্যক্তি কতকের আগুনে কথনো জলের মতো কাজ করে না, বরণ তেলের মতোই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেছেন তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েছেন, বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁহাকে স্মরণ করিয়ে দিত্য যে পণ্ডিতমশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন তবু সে কথায় শুধু ষে আমার বিবাহ ফে'সে গেল তা নয়, পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সংগে সহমরণে গেল—তা হলে এই উপলক্ষে একটা ফোজদারি বাধত। বুল্ধি বিচার এবং রুচির চেয়ে শ্লাচতা মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম যে ঢের ভালো, তার কবিত্ব যে স্থাভীর ও স্থানর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহং তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজ্ম্টাই যে আইডিয়া-লিজম, এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেছি কিন্তু মনকে তো চুপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে-কথাটা মূখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, 'এ-সব যদি আপনি মানেন তবে পালবার বেলায় মুরগি পালেন কেন।' আরও একটা কথা মনে আসত: বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্বণ বিধিনিষেধ দানদক্ষিণা নিয়ে তাঁর অস্কৃবিধা বা ক্ষতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ-সব অনুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না করেছেন। মা তখন দীনতা স্বীকার করে অবলা-জাতি স্বভাবতই অবুঝ বলে মাথা হে'ট করে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব স্কেন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সংগতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না. রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়শান্তের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে—যারা পোলিটিকাল বা গাহস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রন্থাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে করে তার উপরে লাখি চালায় তথন অন্যায়টা তো থেকেই যায়, মাঝের থেকে তার পা'কেও জথম করে। যৌবনের আবেগে অলপ একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালাম। বাবা বললেন, ''যাও তুমি আত্মনিভ'র করো গে।"

আমি প্রণাম করে বললম্ম, "যে আ**ভে**।"

মা বসে বসে কাঁদতে লাগ**লে**ন।

বাবার দক্ষিণ হসত বিমন্থ হল বটে কিল্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে মানি-অর্ডারের পেরাদার দেখা পাওয়া ষেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিল্তু গোপনে সিন্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চলতে লাগল। তারই জোরে ব্যাবসা শ্রুর্করে দিলুম। ঠিক উন-আশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল; আল সেই কারবারে ষে-ম্লেধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্র্তির চেয়ে অনেক কম হলেও, বিশ লক্ষ্টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেরাদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগল। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে, একদিন যোবনের দ্বনিবার দ্বরাশায় একটি যোড়শীর প্রতি (বয়সের অঞ্চটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বলল্বম) আমার হৃদয়কে উন্মুখ করেছিল্ব্

কিন্তু:খবর পেরেছিল্ম, কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি— অন্তত ব্যারিন্টারের নিচে তাঁর দুর্ণিট পে'ছিয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটরের জিরো-পরেপ্টের নিচে ছিলুম। কিন্তু পরে সেই ঘরেই অন্য একদিন শুধ্র চা নয়, লাগু খেয়েছি, রাত্রে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হ,ইস্ট খেলেছি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাস মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্তা শুনেছি। আমার মুশ্কিল এই যে, র্যাসেলস ডেজার্টেড ভিলেজ এবং অ্যাডিসন স্টীল পড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েছি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উল্ভাষণগুলো আমার মুখ দিয়ে ঠিক স্করে বেরোতেই চায় না। আমার ষতট্তু বিদ্যা তাতে আমি অভ্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়োজোর হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড মারে। অথচ এদের মুখে বাংলাভাষার যেরকম দুভিক্ষি তাতে এদের সংখ্য খাঁটি বিংকমি সুরে মধ্রালাপ করতে গেলে ঠকতে হবে। তাতে মজারি পোষাবে না। তা যাই হোক. এই-সব বিলিতি গিল্টি-করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে স্কলভ হয়েছিল। কিন্তু রুম্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপুরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুলল তখন আর তার ঠিকানা পেল্ম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল, সেই যে আমার ব্রতচারিণী নির্থাক নিয়মের নির্ভ্তর প্রন্রাব্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুন্থিকে তৃত্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুন্থি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমসত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগর্লিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বংসরের পর বংসর, অনায়াসৈ অক্লান্তচিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্থলন দেখলে অশ্রন্থায় কণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি এক্সেণ্টের একট্ব খবত কিংবা কাঁটা-চাম্চের অলপ বিপর্যায় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মন্ত্রাত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পতেল, এরা বিলিতি পতেল। মনের গতিবেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম-দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়েজাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রন্থা জন্মাল; আমি ঠিক করলমে, ওদের ব্যুদ্ধি যথন কম তথন স্নান-আচমন-উপবাসের অকর্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হলে ওরা বাঁচে কী করে। বইয়ে পড়েছি. একরকম জীবাণ, আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণনে পরিবর্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পরে ব্যানায়ের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েছেন।

এ দিকে বয়স যত বাড়তে চলল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও তত বেড়ে উঠল। মান্বের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সেবয়স পেরোলে বিবাহ করতে দ্বংসাহিসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বেপরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারনে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেলবে আমি তা কিছ্বতেই ভেবে পাই নে। শ্বনেছি, ভালোবাসা অম্থ, কিন্তু এখানে সেই অন্থের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসারবৃদ্ধির দ্বটো চোথের চেয়ে আরও বেশি চোখ আছে—সেই চক্ষ্ব যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কী দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গ্রেণ নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু সেগ্বলো তো ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক চাহনিতেই বোঝা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে থবতা আছে বৃদ্ধির উন্নতি তা প্রেণ করেছে জানি, কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রতক্ষে হয়ে, আর ভগবান বৃদ্ধিক

নিরাকার করে রেখে দিলেন। ষাই হোক, যখন দেখি, কোনো সাবালক মেরে অত্যালপ কালের নোটিশেই আমাকে বিয়ে করতে অত্যালপমাত্র আপত্তি করে না, তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রুণা আরও কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তা হলে শ্রীযুত সনংকুমারের নিজের থর্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহংকার ধ্লিসাং হতে থাকত।

এমনি করে আমার বিবাহের বোঝাই-হীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেছে কিন্তু ঘাটে এসে পেশছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যাবসার উল্লাভির সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগল। একটা কথা ভূলে ছিল্মে, বয়সও বাড়ছে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অদ্রের র্থানর তদন্তে ছোটোনাগপ্রের এক শহরে গিয়ে দেখি, পশ্ডিতমশায় সেখানে শালবনের ছায়ায় ছোটু একটি নদীর ধারে দিবি বাসা বে৺ধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁব্ পড়েছিল। এখন দেশ জ্ভে আমার ধনের খ্যাতি। পশ্ডিতমশায় বললেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠব, এ তিনি প্রেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরুক্ম গোপন করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের দ্বায়া জেনেছিলেন আমি তো তা বলতে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র-অবস্থায় ষত্বণত্ব জ্ঞান থাকে না। কাশশিবরী শ্বশ্রেবাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধায় আমি পশ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠল্ম। কয়েক বংসর প্রের্তিন বাধায় আমি পশ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠল্ম। কয়েক বংসর প্রের্তিন বাধায় আমি পশ্ডিতমশায়ের মরের লোক হয়ে উঠল্ম। কয়েক বংসর পর্বের্তির স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে— কিন্তু তিনি নাতনিতে পরিবৃত। সবগর্নল তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে দ্বিটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্ধক্যের অপরাছুকে নানা রঙে রঙিন করে তুলেছেন। তাঁর অমর্শতক আর্যাসম্তশতী হংসদ্তে পদান্দেদ্বতের শেলাকের ধারা ন্রডিগ্রেলির চার দিকে গিরিনদশীর ফেনোছেল প্রবাহের মতো এই মেয়েগ্রিলকে থিরে থিরে সহাস্যে ধর্ননত হয়ে উঠছে।

আমি হেসে বললমে, "পণ্ডিতমশায়, ব্যাপারখানা কী!"

তিনি বললেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্তে বলে যে. শনিগ্রহ চাঁদের মালা। পরে থাকেন— এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমি একা। ব্রুতে পারল্ম, আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পণ্ডিতমশার জানেন না যে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার যে হয়েছে সে আমি স্পন্ট জানল্ম। বয়স হয়েছে বলতে এইটে বোঝায়, নিজের চারি দিককে ছাডিয়ে এসেছি— চার পাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেছে। সে ফাঁক টাকা দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে, বোজানো য়য় না। প্থিবী থেকে রস পাছিছ নে, কেবল বস্তু সংগ্রহ করছি, এর বয়র্থতা অভ্যাসবশত ভূলে থাকা য়য়। কিন্তু, পন্ডিতমশায়ের য়য় য়খন দেখল্ম তখন ব্রুল্ম, আমার দিন শহুক, আমার রান্ত্র শ্রুয়। পণ্ডিতমশায়ের য়য় য়৸ন করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সংগ্রুজগৎক ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সংগ্রুজগংকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সংগ্রুজগংকে জীবনের যোগস্তু না থাকলে আমরা ন্রিশঙ্কুর মতো শ্রুমে থাকি। পশ্ডিতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাত। আমি আরামকেদায়ার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলন্ম, প্রের্মের জীবনের চার আগ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রেট্যে কন্যা. প্রবর্ধ; বার্ধক্যে নাতনি, নাতবউ। এমনি করে মেয়েদের মধ্য দিয়ে প্রবর্ম

আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্মারিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সামনে আমার ভাবী বৃশ্ধবয়সের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখল্ম— দেখে তার নির্রাভশয় নীরসতায় হদয়টা হাহাকার করে উঠল। ঐ মর্পথের মধ্য দিয়ে ম্নুফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে মনুখ থ্বড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে তো চলবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি— যৌবনের শেষ থালিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পণ্ডাশ রাম্তার ধারে বসে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখানথেকে দেখা যাছে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একট্খানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু, জীবনের যে-অংশে ম্লুতবি পড়েছে সে-অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চলবে না। তব্ব তার ছিল্লতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক শহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতিবাব, ধনী বাঙালি মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুনিশ্য়ার, স্বৃতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিশ্তর সময় লাগে। একদিন বিরম্ভ হয়ে যখন ভাবছি 'একে নিয়ে আমার কাজের স্বৃবিধা হবে না', এমন-কি, চাকরকে আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি, হেনকালে বিশ্বপতিবাব, সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে বললেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকরকম লোকের আলাপ আছে, আপনি একট্ব মনোযোগ করলে একটি বিধবা বে'চে যায়।"

#### ঘটনাটি এই ৷---

নন্দকৃষ্ণবাব্ বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালি-ইংরাজি স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভালো। সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল— এমন স্ব্যোগ্য স্বাশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে, এত দ্রে সামান্য বেতনে চার্কার করতে এলেন কী কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করাতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল, তাঁর স্থার রপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না; সামান্য কোন্ জাতের মেয়ে, এমন-কি তাঁর ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগতে সাভ্রিক গ্রেন্টার ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগতে সাভ্রিক গ্রেন্টার হোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগতে ছোটো বটে, কিন্তু তব্ব সে তাঁর স্থা। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কী করে। যিনি প্রশন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণবাব্ব তাঁকে বললেন, "আপনি তো শালগ্রাম সাক্ষী করে পরে পরে দ্বটি স্থা বিবাহ করেছেন, এবং ন্দ্রিবচনেও সন্তুট্ট নেই তার বহ্ব প্রমাণ দিয়েছেন। শালগ্রামের কথা বলতে পারি নে কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতি মৃহ্তের্ত বৈধ—এর চেয়ে বেশি কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই নে।"

যাঁকে নন্দকৃষ্ণ এই কথাগনলি বললেন তিনি খান্দি হন নি। তার উপরে লোকের জানিট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। স্তরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্তমান শহরে এসে ওকালতি শার্ব করলেন। লোকটা অত্যন্ত খাংখাতে ছিলেন—উপবাসী থাকলেও অন্যায় মকন্দমা তিনি কিছাতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তাঁর যত অস্থিবিধা হোক, শেষকালে উন্নতি হতে লাগল। কেননা, হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে একট্ব জমিয়ে বসেছেন এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়।

ষাদের উপর সাহাষ্য বিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতেই ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "সাধ্বলোক পাই কোথায়?"

তিনি বললেন, "আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।"

তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহে মাঠের মধ্যে এক গাছতলায় মারা যান। ডাক্তার বললে, তাঁর হংপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

া গলেপর এতটা পর্যন্ত আমার প্রেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এ'রই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিল্ম, "এই নন্দক্ষেপর মতো লোক যারা সংসারে ফেল করে শ্রকিয়ে মরে গেছে— না রেখেছে নাম, না রেখেছে টাকা—তারাই ভগবানের সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে—"

এইট্রকু মাত্র বলতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তিও প্রতিপত্তিশালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন— তিনি তাঁর চশমার উপর থেকে আমার প্রতি দুষ্টি হেনে বলে উঠলেন, "হিয়ার হিয়ার!"

যাক গে। শোনা গেল, নন্দকৃষ্ণর বিধবা দ্বী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে প্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। এখন মেয়েটির বয়স পাচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ম এবং বয়সেও কম নয়— কোন্দিন তিনি মারা যাবেন, তখন এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় করে বললেন, "যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুনাকমা হবে।"

আমি বিশ্বপতিকে শ্কনো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একট্ব অবজ্ঞা করেছিল্বম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবল্বম, প্রাচীন প্রথিবীর মৃত ম্যামথের পাকষল্বের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ বের করে প্রতে দেখা গেছে, তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েছে— তেমনি মান্বের মন্ব্যাত্ব বিপ্লে মৃতস্ত্পের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বলল্ম, "পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক কর্ন।"

"কিন্তু মেয়ে না দেখেই তো আর—"

"না দেখেই হবে।"

"কিন্তু, পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশি নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়িখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু, পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে, সেজন্যে ভাবতে হবে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি—"

"সে এখন বলব না, তা হ**লে** জানাজানি হয়ে বিবাহ ফে**সে যে**তে পারে।"

"মেয়ের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।"

"বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মান্ধের মতো দোষে গ;ণে জড়িত। দোষ এত-বেশি নেই যে ভাবনা হতে পারে: গ;ণও এতবেশি নেই যে লোভ করা চলে। আমি যতদরে জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতিবাব, এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে-কারবারে ইতিপ্রের্ব তাঁর সঙ্গে আমার দরে বনছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিস্ট্রী দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পার্রটিকে বলবেন, অন্য সব বিষয়ে যাই হোক, এমন গ্রেণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

যে-মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রন্থা থেকে বণ্ডিত তাকে যদি হদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা হলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমান্র কৃপণতা করবে। যে মেয়ের বড়ো রকমের আশা আছে তারই আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু, এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জেবলে বিলিতি কাগজ পড়ছি, এমন সময় খবর এল, একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বাড়িতে স্থালোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উল্ভাবনের প্রেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে দুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিল্তু আমি অত্যন্ত লাজকুম মানুষ। আমি না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বললুম। সে বললে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বৃদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই— সাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফেশানে পরা। কী বলি ভাবছি, এমন সময় সে বললে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।"

আর যাই হোক, দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম, বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলমে, "জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?" সে বললে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তৃতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশি— বিশেষত নারী-চিত্ত আমার কাছে বাংলা বানানের চেয়ে কঠিন, তব্ব কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ বলে মনে হল না। আমি বলল্ম, "যে-পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেছি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

দীপালি বললে. "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করি নে, কিন্তু আমি বিবাহ করব না।"

আমি বলল্ম, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রন্থা করে।" "কিন্তু, না, আমাকে বিবাহ করতে বলবেন না।"

"আছ্নী, বলব না, কিল্ছু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে।" "আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইম্কুলে পড়াবার কাজ জন্টিয়ে দিয়ে এখান থেকে কল্কাতায় নিয়ে যান তা হলে ভারি উপকার হয়।"

বলল্ম, "কাজ আছে, জুরটিয়ে দিতে পারব।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে-ইম্কুলের খবর আমি কী জানি। কিন্তু, মেয়ে-ইম্কুল স্থাপন করতে তো দোষ নেই। দীপালি বললে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে এ কথার আলোচনা করে দেখবেন?"

আমি বলল্ম, "আমি কাল সকালেই যাব।"

দীপালি চলে গেল। কাগজ-পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসল্ম। তারাগ্রলোকে জিজ্ঞাসা করল্ম, 'কোটি কোটি যোজন দ্রে থেকে তোমরা কি সত্যই মান্বের জীবনের সমস্ত কর্মসূত্র ও সম্বন্ধস্ত্র নিঃশব্দে বসে বসে বনছ।'

এমন সময়ে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে গ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সংখ্য যে-আলোচনাটা হল, তার মর্ম এই—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্কৃত। বাপ বলেন, এমন দ্বুন্ধার্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড়ো দ্বুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে, এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশ্বকাল থেকে ধনীগ্রে লালিত; দীপালির মতে, সে সমাজচ্যত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্রোর কণ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চলছে, কিছ্বতে তার মীমাংসা হচ্ছে না। ঠিক এই সংকটের সময় আমি মাঝখানে পড়ে এদের মধ্যে আর-একটা পারকে খাড়া করে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্র্কশিটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে যেতে বলছে।

আমি বলল্ম, "যখন এসে পড়েছি তখন বেরোচ্ছি নে। আর, যদি বেরোই তা হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।"

বিবাহের দিনপরিবর্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্রপরিবর্তন হল। বিশ্বপতির অন্নয় রক্ষা করেছি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অন্নয় রক্ষা করি নি কিন্তু ভাবে বোধ হল, সে সন্তুষ্ট হয়েছে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কিনা জানি নে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শ্না ছিল, সেটা প্র্ণ হল। আমার মতো বাজে লোক যে নির্প্তিক নয় আমার অর্থই সেটা প্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গ্রুদীপ আমার কল্কাতার বাড়িতেই জ্বলল। ভেবেছিল্ম, সময়নতো বিবাহ না সেরে রাখার ম্লতিবি অসময়ের বিবাহ করে প্রণ করতে হবে, কিন্তু দেখল্ম, উপরওয়ালা প্রসম হলে দ্বটো-একটা ক্রাস ডিঙিয়েও প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চাম বছর বয়সে আমার ঘর নাতনিতে ভরে গেছে, উপরন্তু একটি নাতিও জ্বটেছে। কিন্তু, বিশ্বপতি বাব্র সংগ্র আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে—কারণ, তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

পোষ ১৩২৪

## নামপ্তর গল্প

আমাদের আসর জর্মোছল পোলিটিক্যাল লংকাকান্ডের পালায়। হাল আমলের উত্তরকান্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছনুটি পাই নি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেছে; তা ছাড়া সেই অন্দিদাহের খেলা বন্ধ।

বংগভংগর রংগভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় শ্রুর হল। সবাই জানেন, এই নাট্যের পশুম অংকর দৃশ্য আলিপ্র পোরিয়ে পোছল আন্ডামানের সম্দ্রক্লে। পারানির পাথেয় আমার যথেন্ট ছিল, তব্ গ্রহের গ্রুণে এপারের হাজতেই আমার ভোগসমাপিত। সহযোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত যাদের সর্বোচ্চ প্রোমোশন হয়েছিল, তাদের প্রণাম করে আমি পশ্চিমের এক শহরের কোণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জমিয়ে তললেম।

তখনো আমার বাবা বে'চে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারি উকিল। উপাধি ছিল রায়বাহাদ্বর। তিনি বিশেষ-একট্ব ঘটা করেই আমার বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার যোগ বিচ্ছিল হয়েছিল কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু হয়েছিল পকেটের সঙ্গে। মনি-অর্ডারের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না। যখন আমি হাজতে তখনই মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার পাওনা শাস্তিটা গেল তাঁর উপর দিয়েই।

আমার পিসি বলে যিনি পরিচিত, তিনি আমার স্বোপার্জিত কিংবা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারও কারও মনে সংশয় আছে। তার কারণ, আমি পশ্চিমে যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিল। তিনি আমার কে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাক্, কিন্তু তাঁর স্নেহ না পেলে সেই আত্মীয়তার অরাজকতা-কালে আমাকে বিষম দঃখ পেতে হত। তিনি আজন্ম পশ্চিমেই কাটিয়েছেন; সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধব্য। সেইখানেই স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বন্ধ ছিলেন।

তাঁর আরও একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিয়া। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্বাীর নয়। তার মা ছিল পিসিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটিকে তিনি ঘরে এনে পালন করছেন—সে জানেও না ষে, তিনি তার মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাডল, সে হচ্ছে আমি স্বয়ং। যথন জেলখানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ তথন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তার পরে বাবার দেহান্তে যথন জানা গেল, উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বিশুত করেন নি, তখন সনুখে দ্বঃখে আমার পিসির চোখে জল পড়ল। ব্রুকলেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘ্রুচল। তাই বলে স্নেহ তো ঘ্রুচল না।

তিনি বললেন, 'বাবা, যেখানেই থাক, আমার আশীর্বাদ রইল।"

আমি বললেম, "সে তো থাকবেই, সেই সঙ্গে তোমাকেও থাকতে হবে, নইলে আমার চলবে না। হাজত থেকে বেরিয়ে যে-মাকে আর দেখতে পাই নি, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেছেন।" পিসিমা তাঁর এতকালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার সংশ্য কলকাতায় চলে এলেন। আমি হেসে বললেম, "তোমার স্নেহগণ্গার ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বহন করে এনেছি, আমি কলির ভগীরথ।"

পিসিমা হাসলেন, আর চোখের জল মুছলেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছু দ্বিধাও হল: বললেন, "অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল, মেয়েটার কোনো-একটা গতি করে শেষ বয়সে তীর্থ করে বেড়াব— কিন্তু বাবা, আজ যে তার উলটো পথে টেনে নিয়ে চললি।"

আমি বলল্ম, "পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আত্মদান কর-না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ করবেন। তোমার যে পুণ্য আত্মা!"

সবচেয়ে একটা যুক্তি তাঁর মনে প্রবল হল। তাঁর আশুকা ছিল, স্বভাবতই আমার প্রবৃত্তির ঝোঁকটা আন্ডামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাকলে অবশেষে একদিন পুক্লিসের বাহুবন্ধনে বন্ধ হবই। তাঁর মতলব ছিল, যে কোমল বাহুবন্ধন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী, আমার জন্য তারই ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তিনি তীর্থ ভ্রমণে বার হবেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মুক্তি নেই।

আমার চরিত্র সম্বন্থে এইখানে ভুল হিসেব করেছিলেন। কুণ্ঠিতে আমার বধবণধনের গ্রহটি অন্তিমে আমাকে শকুনি-গ্রিধনীর হাতে স'পে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজাপতির হাতে নৈব নৈব চ। কন্যাকর্তারা ব্রটি করেন নি, তাঁদের সংখ্যাও অজস্র। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপলে সচ্ছেলতার কথা সকলেই জানত; অতএব, ইচ্ছা করলে সম্ভবপর শবশ্রকে দেউলে করে দিয়ে কন্যার সঙ্গো সঙ্গো বিশ-পাঁচশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা বাজিয়ে হাসতে হাসতে আদায় করতে পারতেম। করি নি। আমার ভাবী চরিতলেথক এ কথা যেন স্মরণ রাখেন যে, স্বদেশসেবার সংকল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ-পাঁচশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমাথরচের অঙ্কটা অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে বলে যেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীজ্মের সঙ্গো আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়েন নি। এমন সময়ে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষাত্রযুগের পরবতী যুগের হাওয়া বইল। প্রেই বলেছি, এখনকার পালায় আমরা প্রধান নায়ক নই, তব্যু ফুট্-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চলছে। এত নিস্তেজ যে, পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিলেন। আমার জন্যে কালীঘাটে স্বস্তায়ন করবার ইচ্ছে এককালে তাঁর ছিল, কিন্তু ইদানীং আমার ভাগ্য-আকাশে লাল-পার্গাড়র রক্তমেঘ একেবারে অদৃশ্য থাকাতে তাঁর আর থেয়াল রইল না। এইটেই ভূল করলেন।

সেদিন প্রজোর বাজারে ছিল খন্দরের পিকেটিং। নিতাশ্ত কেবল দর্শকের মতন গিয়েছিলেম— আমার উৎসাহের তাপমান্তা ৯৮ অঙ্কের নিচে ছিল নাড়িতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন বে আমার কোনো আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে সে-খবর আমার কৃষ্ঠির নক্ষ্ম ছাড়া আর-সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সময় খন্দরপ্রচারকারিণী কোনো বাঙ্কালি মহিলাকে প্রলিস-সার্জেন্ট দিলে ধারা। ম্ব্তুর্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দ্বঃসহযোগে পরিপত

হল। স্তরাং অনতিবিলন্তে থানায় হল আমার গতি। তার পরে যথানিয়মে হাজতের লালায়িত কবলের থেকে জেলখানার অন্ধকার জঠরদেশে অবতরণ করা গেল। পিসিমাকে বলে গেলেম, "এইবার কিছ্কালের জন্যে তোমার মর্নিন্ত। আপাতত আমার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব রইল না, অতএব এই স্ক্রোগে তুমি তীর্থস্রমণ করে নাওগে। অমিয়া থাকে কলেজের হস্টেলে; বাড়িতেও দেখবার-শোনবার লোক আছে; অতএব, এখন তুমি দেবসেবায় যোলো-আনা মন দিলে দেবমানব কারও কোনো আপত্তির কথা থাকবে না।"

জেলখানাকে জেলখানা বলেই গণ্য করে নিয়েছিলেম। সেখানে কোনোরকম দাবিদাওয়া আবদার উৎপাত করি নি। সেখানে স্ব্রুখ, সম্মান, সৌজন্য, স্কৃৎ ও স্ব্রুখাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিচ্মিত হই নি। কঠোর নিয়মগ্বলোকে কঠোর-ভাবেই মেনে নিয়েছিলেম। কোনোরকম আপত্তি করাটাই লঙ্জার বিষয় বলে মনে করতেম।

মেয়াদ প্ররো হবার কিছ্ব প্রেই ছর্টি পাওয়া গেল। চারি দিকে খ্ব হাততালি। মনে হল যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজতে লাগল, এন্কোর! এক্সেলেণ্ট্! মনটা খারাপ হল। ভাবলেম, যে ভুগল সেই কেবল ভুগল। আর, মিণ্টাল্লমিতরে জনাঃ, রস পেলে দশে মিলে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাটামঞ্চের পর্দা পড়ে যায়, আলো নেভে, তার পরে ভোলবার পালা। কেবল বেড়ি-হাতকড়ার দাগ যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তারই চির্দিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথায়, তার ঠিকানাও জানি নে। ইতিমধ্যে পর্জোর সময় কাছে এল। একদিন সকালবেলায় আমার সম্পাদক-বন্ধ্ এসে উপস্থিত। বললেন, "ওহে, পর্জোর সংখ্যার জন্যে একটা লেখা চাই।"

জিজ্ঞাসা করলেম, "কবিতা?"

"আরে. না। তোঁমার জীবনব্তানত।"

"সে তো তোমার এক সংখ্যায় ধরবে না।"

"এক সংখ্যায় কেন। ক্রমে ক্রমে বেরোবে।"

"সতীর মৃতদেহ স্বদর্শনচক্তে ট্রকরো ট্রকরো করে ছড়ানো হয়েছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদকি চক্তে তেমনি ট্রকরো ট্রকরো করে সংখ্যায় সংখ্যায় ছড়িয়ে দেবে, এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের করে দেব।"

"না-হয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লিখে দাও-না।"

"কী-রকম ঘটনা।"

"তোমার সব-চেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব যাতে ঝাঁজ।"

"কী হবে লিখে।"

"লোকে জানতে চায় হে।"

"এত কোত্হল? আচ্ছা, বেশ, লিখব।"

'মনে থাকে যেন সব-চেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

"অর্থাৎ, সব-চেয়ে যেটাতে দুঃখ পেয়েছি, লোকের তাতেই সব-চেয়ে মজা। আচ্ছা, বেশ। কিন্তু নামটামগুলো অনেকখানি বানাতে হবে।"

"তা তো হবেই। যেগ্রলো একেবারে মারাত্মক কথা তার ইতিহাসের চিহ্ন বদল না করলে বিপদ আছে। আমি সেইরকম মিক্সাগোছের জিনিসই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—" "আগে লেখাটা দেখো, তার পরে দরদস্তুর হবে।"

"কিন্তু, আর-কাউকে দিতে পারবে না বলে রাখছি। যিনি যত দর হাঁকুন, আমি তার উপরে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় বলে গেলেন, "তোমাদের ইনি—ব্রশ্বতে পারছ? নাম করব না—ঐ যে তোমাদের সাহিত্যধ্রন্ধর—মঙ্গত লেখক বলে বড়াই; কিন্তু, যা বল তোমার স্টাইলের কাছে তার স্টাইল যেন ডসনের ব্রট আর তালতলার চটি।"

ব্রুলেম, আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষ্মান্ত, তুলনায় ধ্রন্ধরকে নাবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

'সন্ধ্যা' কাগজ যেদিন থেকে পড়তে শ্রুর্, সেইদিন থেকেই আহারবিহার সম্বন্ধে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেল্যান্রার রিহার্সাল বলা হত। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হয়ে উঠল। তাই প্রথমবার যখন ঠেললে হাজতে, প্রাণপ্র্রুষ বিচলিত হয় নি। তার পর বেরিয়ে এসে নিজের 'পরে কারও সেবাশ্প্র্যার হস্তক্ষেপমান্র বরদাসত করি নি। পিসিমা দ্বঃখবোধ করতেন। তাঁকে বলতেম, "পিসিমা, স্নেহের মধ্যে মর্ক্তি, সেবার মধ্যে বন্ধন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ভায়ার্কি, শ্বৈরাজ্য— সেইটের বির্দ্ধে আমাদের অসহযোগ।"

তিনি নিশ্বাস ছেড়ে বলতেন, "আচ্ছা, বাবা, তোমাকে বিরম্ভ করব না।" নির্বোধ, মনে মনে ভাবতেম বিপদ কাটল।

ভূলেছিলেম, স্নেহসেবার একটা প্রচ্ছের রূপ আছে। তার মায়া এড়ানো শন্ত। আকণ্ডন শিব যখন তাঁর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দারিদ্রাগোরবে মন্দ তখন খবর পান না যে, লক্ষ্মী কোন্-এক সময়ে সেটা নরম রেশম দিয়ে বুনে রেখেছেন, তার সোনার স্ত্তার দামে স্থানক্ষর বিকিয়ে যায়। যখন ভিক্ষের অল্ল খাচ্ছি বলে সন্মাসী নিশ্চিন্ত তখন জানেন না যে, অল্লপূর্ণা এমন মসলায় কানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্যে নন্দীর কানে কানে ফিসফিস করতে থাকেন। আমার হল সেই দশা। শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হন্ত গোপনে ইন্দ্রজাল বিশ্তার করতে লাগল, সেটা দেশাত্মবোধীর অন্যমনন্দ চোথে পড়ল না। মনে মনে ঠিক দিয়ে বসে আছি, তপস্যা আছে অক্ষ্মা। চমক ভাঙল জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও প্রেলসের ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অন্বৈত্বর্নিধ দ্বারা তার সমন্বর করতে পারা গেল না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগলেম, নিস্তৈগ্রেণ্যা ভবার্জনে। হায় রে তপস্বী, কখন যে পিসিমার নানা গ্রানা উপকরণ-সংযোগে হদয়দেশ পেরিয়ে একেবারে পাক্ষন্তে প্রবেশ করেছে, তা জানতেও পারি নি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ঘটতে লাগল।

ফল হল এই যে, বজ্রাঘাত ছাড়া আর-কিছুতে যে-শরীর কাব্ হত না সে পড়ল অস্কুপ হয়ে। জেলের পেয়াদা র্যাদ বা ছাড়লে জেলের রোগগরলোর মেয়াদ আর ফ্ররোতে চার না। কখনো মাথা ধরে, হজম প্রায় হয় না, বিকেলবেলা জ্বর হতে থাকে। ক্রমে যখন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হয়ে এসেছে তখনো এ আপদ-গরলো টন্টনে হয়ে রইল।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ করতে গেছেন, তাই বলে অমিয়াটার কি

ধর্ম জ্ঞান নেই। কিন্তু, দোষ দেব কাকে। ইতিপূর্বে অস্থে-বিস্থে আমার সেবা করবার জন্যে পিসিমা তাকে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন—আমিই বাধা দিয়ে বলেছি, ভালো লাগে না।

পিসিমা বলেছেন, "অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই বলছি, তোর আরামের জন্যে নয়।" আমি বলেছি, "হাসপাতালে নার্সিং করতে পাঠাও-না।"

পিসিমা রাগ করে আর জবাব করেন নি।

আজ শ্বারে শ্বারে মনে মনে ভাবছি, 'না-হয় এক সময়ে বাধাই দিয়েছি, তাই বলে কি সেই বাধাই মানতে হবে। গ্বের্জনের আদেশের 'পরে এত নিষ্ঠা এই কলিষ্বগে!'

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাত্মবোধীর চোথ এড়িয়ে যায়। কিন্তু, অস্থ করে পড়ে আছি বলে আজকাল দৃণ্টি হয়েছে প্রথর। লক্ষ্য করেলম, আমার অবর্তমানে অমিয়ারও দেশাত্মবোধ প্রের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিপ্রের্ব আমার দৃণ্টান্ত ও শিক্ষায় তায় এত অভাবনীয় উর্মাত হয় নি। আজ অসহযোগের অসহ্য আবেগে সে কলেজ-ত্যাগিনী; ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্কৃতা করতেও তায় হংকম্প হয় না; অনাথাসদনের চাঁদায় জন্যে অপরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়েও সে ঝ্লি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য করে দেখলেম, অনিল তায় এই কঠিন অধ্যবসায় দেখে তাকে দেবী বলে ভব্তি করে—ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙা ছন্দের স্কেতা সে সোনার কালিতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিল।

আমাকেও ঐ ধরনের একটা-কিছ্ব বানাতে হবে, নইলে অস্বিধা হচ্ছে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগ্বলো ধর্মানিয়মে কাজ করত: হাতের কাছে কাউকেনা-কাউকে পাওয়া যেত। এখন এক গ্লাস জলের দরকার হলে আমার মেদিনীপ্রবাসী শ্রীমান জলধরের অকস্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি: সময় মিলিয়ে ওষ্ধ খাওয়া সম্বন্ধে নিজের ভোলা মনের 'পরেই একমাত্র ভরসা। আমার চিরদিনের নিয়মবির্দ্ধ হলেও রোগশযায় হাজিরে দেবার জন্যে অমিয়াকে দ্ই-একবার ডাকিয়ে এনেছি; কিন্তু দেখতে পাই, পায়ের শব্দ শ্নলেই সে দরজার দিকে চমকে তাকায়, কেবলই উসখ্স করতে থাকে। মনে দয়া হয়; বলি, "অমিয়া, আজ নিশ্চয় তোদের মীটিং আছে।"

অমিয়া বলে, "তা হোক-না দাদা, এখনো আর-কিছ্মুক্ষণ—" আমি বলি, "না, না, সে কি হয়। কর্তব্য সব আগে।"

কিম্তু প্রায়ই দেখতে পাই, কর্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপস্থিত হয়। তাতে অমিয়ার কর্তব্য-উৎসাহের পালে যেন দমকা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বলতে হয় না।

শুবা অনিল নয়, বিদ্যালয়-বর্জ ক আরও অনেক উৎসাহী যুবক আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইন্ স্পিরেশন গ্রহণ করতে একত হয়। তারা সকলেই অমিয়াকে যালক্ষ্মী বলে সম্ভাষণ করে। একরকম পদবী আছে, যেমন রায়বাহাদ্রের, পাট-করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনায় কাঁধে ঝালিয়ের বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে, যায় ভাগ্যে জোটে সে বেচারা নিজেকে পদবীর সংশো মাপসই করবার জন্যে অহরহ উৎকি ঠিত হয়ে থাকে। স্পন্টই ব্রলেম, অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্বদাই অত্যন্ত বেশি উৎসাহপ্রদীশ্ত হয়ে না থাকলে তাকে মানায় না। থেতে শাতে তার সময় না-পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ করেই ঘটে।

এপাড়ায় ওপাড়ায় খবর পে'ছিয়। কেউ বখন বলে, এমন করলে শরীর টি'কবে কী করে, সে একট্ঝানি হাসে— আশ্চর্য সেই হাসি। ভক্তরা বলে 'আপনি একট্ব বিশ্রাম কর্বন গে, একরকম করে কাজটা সেরে নেব', সে তাতে ক্ষ্ম হয়— ক্লান্তি থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা। দ্বঃখগোরব থেকে বাণ্ডিত করা কি কম বিড়ন্দ্রনা। তার ত্যাগঙ্গ্বীকারের ফর্দের মধ্যে আমিও পড়ে গেছি। আমি যে তার এতবড়ো জেল-খাটা দাদা— উল্লাসকর কানাই বারীন উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে যার স্থান, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হয়ে তার যে-দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মুখে অগ্রসর হয়েছে, তাকেও যথোচিত পরিমাণে দেখবার সে সময় পায় না। এত বড়ো স্যাক্রিফাইস! যেদিন কোনো কারণে তার দলের লোকের অভাব হয়েছে সেদিন আমিও তার উৎসাহের মৌতাত জোগাবার জন্যে বলেছি, 'অমিয়া, ব্যক্তিগত মান্ব্যের সঙ্গে সন্দ্র্য তার জন্যে নয়, তোর জন্যে বর্তমান যুগ।' আমার কথাটা সে গন্ডীরম্বে নীরবে মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি অন্তঃশীলা বইছে— যারা আমাকে চেনে না তারা বাইরে থেকে আমাকে খ্ব গন্ডীর বলেই মনে করে।

বিছানায় একলা পড়ে পড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, বিমুখা বাশ্ধবা যান্তি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা ন্যাঙলা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খ্রন্জছিল। গায়ের রোঁওয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামডার তলায় কংকালের আব্র, নেই— আধমরা তার অবস্থা। অত্যন্ত ঘূণার সংগ তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাবছিলেম, এতটা বেশি ঝাঁজের সঙ্গে তাকে তাড়ালেম কেন। বেগানা কুকুর বলে নয়, ওর সর্বাঙ্গে মরণদশা দেখা দিয়েছে বলে। প্রাণের সংগীতসভায় ওর অস্তিম্বটা বেস্করো, ওর রুগুণতা বেয়াদবি। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা মনে এল। চারি দিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ, স্রোতের বাধা। সে দাবি করে, 'শিয়রের কাছে চুপ করে বসে থাকো।' প্রাণের দাবি, 'দিকে বিদিকে চলে বেডাও।' রোগের বাঁধনে যে নিজে বন্ধ অরোগীকে সে বন্দী করতে চায়—এটা একটা অপরাধ। অতএব, জীবলোকের উপর সব দাবি একেবারে পরিত্যাগ করব মনে করে গীতা খুলে বসলেম। প্রায় যখন স্থিতধী অবস্থায় এসে পের্ণচেছি, মনটা রোগ-অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলেম, কে আমার পা ছু;রে প্রণাম করলে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষ্যমণ্ডলীভুক্ত একটি মেয়ে। এপর্যন্ত দ্রের থেকেই সাধারণভাবেই তাকে জানি: বিশেষভাবে তার পরিচয় জানি নে— তার নাম পর্যক্ত আমার অবিদিত। মাথায় ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তখন মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছায়ার মতো এসে বার বার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস করে ঘরে ঢুকতে পারে নি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাথা-ধরার, গায়ে-ব্যথার ইতিবৃত্তান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে। আজ সে লঙ্জাভয় দূর করে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম করে বসল। আমি যে একদিন একজন মেয়েকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে দৄঃখন্বীকারের অর্ঘ্য নারীকে দিয়েছি, সে হয়তো-বা দেশের সমস্ত মেয়ের হয়ে আমার পায়ের কাছে তারই প্রাশ্তিস্বীকার করতে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক সভায় অনেক মালা পেয়েছি, ক্লিন্ডু আজ ঘরের কোণে এই-যে অখ্যাত হাতের মানট্রকু পেলেম এ আমার হৃদয়ে এসে বাজল। নিস্তৈগ্রণ্য হবার উমেদার এই

জেল-খাটা প্রের্ষের বহ্বকালের শ্বকনো চোখ ভিজে ওঠবার উপক্রম করলে। প্রেবি বলেছি, সেবায় আমার অভ্যেস নেই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগত না, ধমকে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা মনেও উদয় হল না।

খুলনা জেলায় পিসিমার আদি শ্বশ্বরবাড়ি। সেখানকার গ্রামসম্পর্কের দুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্মে প্রজা-অর্চনায় তারা ছিল তাঁর সহকারিণী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকর্মে তাদের না হলে তাঁর চলত না। এবাড়িতে আর সর্বত্তই অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল পুজোর ঘরে না। অমিয়া তার কারণ জানত না, জানবার চেণ্টাও করত না। পিসিমার মনে ছিল. অমিয়া ভালোরকম লেখাপড়া শিখে এমন ঘরে বিয়ে করবে যেখানে আচার-বিচারের বাঁধাবাঁধি নেই, আর দেবন্দিজ যেখান থেকে খাতির না পেয়ে শ্না হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু, এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হতেই পারে না— বাপের পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে। সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢাল্ম তট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে বাধা দেন নি। ছেলেবেলা থেকে অঙ্কে আর ইংরেজিতে ক্লাসে সে হয়েছে ফার্স্ট। বছরে বছরে মিশনারি ইস্কুল থেকে ফ্রক্ পরে বেণী দুলিয়ে চারটে-পাঁচটা করে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যে-বারে দৈবাৎ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে সে-বারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে কে'দে চোথ ফুলিয়েছে: প্রায়োপবেশন করতে যায় আর-কি। এমনি করে পরীক্ষাদেবতার কাছে সিন্ধির মানত করে সে তারই সাধনায় দীর্ঘকাল তক্ষয় ছিল। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্দ্রে দীক্ষিত হয়ে পরীক্ষাদেবীর বর্জন-সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল। পাস-গ্রহণেও যেমন, পাস-ছেদনেও তেমনি, কিছুতেই সে কারও চেয়ে পিছিয়ে থাকবার মেয়ে নয়। পঢ়াশুনো করে তার যে খ্যাতি, পড়াশানো ছেড়ে তার চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বেডে গেল। আজ যে-সব প্রাইজ তার হাতের কাছে ফিরছে তারা চলে, তারা বলে, তারা অগ্র-সলিলে গলে, তারা কবিতাও লেখে।

বলা বাহ<sup>্</sup>ল্য, পিসিমার পাড়াগেরে পোষ্য মেয়েগ**্লির 'পরে অমি**য়ার একট্বও প্রন্থা ছিল না। অনাথাসদনে যে-সময়ে চাঁদার টাকার চেয়ে অনাথারই অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেয়েদের সেখানে পাঠাবার জন্যে পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক জাবেদন করেছে। পিসিমা বলেছেন, "সে কী কথা—এরা তো অনাথা নয়, আমি বেচে আছি কী করতে। অনাথ হোক, সনাথ হোক, মেয়েরা চায় ঘর; সদনের মধ্যে তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দী করে রাখা কেন। তোমার বাদ এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি।"

যা হোক, মেরোট যখন মাথা হে°ট করে পারে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আমি সংকুচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধরে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেম। এমন সময় হঠাং অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত: নবযুগের উপযোগী ভাইফোটার একটা নুতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার করতে চায়: আমার কাছে তারই সাহায্য আবশাক। এই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিয়াতে ভক্তদল খুব বিচলিত—এই নিয়ে তারা একটা ধুমধাম করবে বলে কোমর বেধিছে।

ঘরে ত্বকেই সেবানিয়ক্ত মেরেটিকে দেখেই জ্বমিয়ার মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল। তার দেশবিশ্রত দাদা যদি একটু ইশারামাত্র করত তা হলে তার সেবা করবার লোকের কি অভাব ছিল। এত মান্য থাকতে শেষকালে কি এই— থাকতে পারলে না। বললে, "দাদা, হরিমতিকে কি তুমি—"

প্রশনটা শেষ করতে না দিয়ে ফস্ করে বলে ফেললেম, "পায়ে বড়ো ব্যথা করছিল।"

প্রলিস-সার্জেণ্টের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানার গিয়েছিলেম। আজ এক মেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন করবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেললেম। এবারেও শাস্তি শ্রুরু হল। অমিয়া আমার পায়ের কাছে বসল। হরিমতি তাকে কুন্ঠিত মৃদ্রুকেঠ কী একটা বললে, সে ঈষং মুখ বাঁকিয়ে জবাবই করলে না। হরিমতি আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। তখন অমিয়া পড়ল আমার পা নিয়ে। বিপদ ঘটল আমার। কেমন করে বলি 'দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না'। এতদিন পর্যন্ত নিজের পায়ের সম্বন্ধে ষে স্বায়ন্তশাসন সম্পূর্ণ বজায় রেথেছিলেম, সে আর টে'কে না ব্রেঝি!

ধড়্ফড়্ করে উঠে বসে বললেম, "অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা তজমা করে ফেলি।"

"এখন থাক্-না, দাদা। তোমার পা কামড়াচ্ছে, একট্র টিপে দিই-না?"

"না, পা কেন কামড়াবে। হাঁ হাঁ, একট্ব কামড়াচ্ছে বটে। তা, দেখ্ আমি, তোর এই ভাইফোঁটার আইডিয়াটা ভারি চমংকার। কী করে তোর মাধায় এল, তাই ভাবি। ঐ যে লিখেছিস বর্তামান যুগে ভাইয়ের ললাট অতি বিরাট, সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তৃত, কোনো একটিমাত্র ঘরে তার স্থান হয় না—এটা খুব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লিখে ফেলি: With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home। একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হয়ে ছোটে।"

অমিয়ার পা-টেপার ঝোঁক একেবারে থেমে গেল। মাথাটা ধরে ছিল, লিখতে একট্বও গা লাগছিল না— তব্ব অ্যাদিপরিনের বড়ি গিলে বসে গেলেম।

পরিদন দ্প্রবেলায় আমার জলধর যখন দিবানিদ্রায় রত, দেউড়িতে দরোয়ানিজ তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, গালির মোড় থেকে ভাল্কুনাচওয়ালার ডুগড়াগ শোনা বাচ্ছে, বিশ্রামহারা অমিয়া যখন য্গলক্ষ্মীর কর্তব্যপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্জান বারান্দায় একটি ভীর্ ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে দিবধা করতে করতে কখন হঠাৎ এক সময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমার মাথার কাছে বসে বাতাস করতে লাগল। বোঝা গেল, কাল অমিয়ায় ম্বেশর ভাবখানা দেখে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হল না। এতক্ষণে নববশের ভাইফোটা-প্রচারের মীটিং বসেছে। অমিয়া বাসত থাকবে। তাই ভাবছিল্ম ভরসা করে বলে ফেলি, পায়ে বড়ো বাথা করছে। ভাগ্যে বিল নি।— মিথো কথাটা মনের মধ্যে যখন ইতস্তত করছে ঠিক সেই সময়ে, অনাথাসদনের ক্রমাসিক রিপোর্ট হাতে, অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগল; তার হৃৎপিডের চাঞ্চল্য ও মুখন্তীর বিবর্ণতা আন্দাজ করা শক্ত হল না। অনাথাসদনের এই সেক্টোরির ভয়ে তার পাখার প্রতি খ্ব মৃদ্ব হয়ে এল।

অমিয়া বিছানার এক ধারে বসে খ্র শক্ত স্রুরে বললে, "দেখো দাদা, আমাদের

দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্রয়হারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে দিন কাটাচ্ছে, অথচ সে-সব ধনী ঘরে তাদের প্রয়োজন একট্ও জর্নরি নয়। গরিব মেয়ে, য়ায়া খেটে খেতে বাধা, এরা তাদেরই অয়-অর্জনে বাধা দেয় মাত্র। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে যেমন আমাদের অনাথাসদনের কাজ— তা হলে—"

ব্রুবলেম, আমাকে উপলক্ষ করে হরিমতির উপরে বন্ধতার এই শিলাব্ছি। আমি বললেম, "অর্থাং, তুমি চলবে নিজের শখ-অন্সারে, আর আশ্ররহীনারা চলবে তোমার হ্রুকুম-অন্সারে। তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিলী। তার চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে; ব্রুবতে পারবে, সে কাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অতিষ্ঠ করা সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবি নিজের উপরে করো, অন্যের উপরে কোরো না।"

আমার ক্ষান্তস্বভাব, মাঝে মাঝে ভূলে যাই 'অক্রোধেন জয়েং ক্রোধম্'। ফল হল এই যে আমিয়া পিসিমারই সদস্যদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে এনে হাজির করলে— তার নাম প্রসন্ধ। তাকে আমার পায়ের কাছে বিসয়ে দিয়ে বললে, "দাদার পায়ে ব্যথা করে, তুমি পা টিপে দাও।" সে যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পা টিপতে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্ মৄখে বলে যে, তার পায়ে কোনোরকম বিকার হয় নি। কেমন করে জানায় যে, এমনতরো টেপাটেপি করে কেবলমান্ত তাকে অপদন্ধ করা হচ্ছে। মনে মনে বৄঝলেম, রোগশযায় রোগীর আর স্থান হবে না। এর চেয়ে ভালো নববঙ্গের ভাইফোটা-সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আন্তে আন্তে থেমে গেল। হরিমতি স্পন্ট অন্তব করলে, অস্টা তারই উন্দেশে। এ হচ্ছে প্রসয়কে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কণ্টকেনেব কণ্টকম্। একট্ব পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আন্তে আন্তে দুই পায়ে হাত বৄলিয়ে চলে গেল।

আবার আমাকে গীতা খুলতে হল। তব্ও শেলাকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেয়ে দেখি— কিন্তু সেই একট্বখানি ছায়া আর-কোথাও দেখা গেল না। তার বদলে প্রসম্ন প্রায়ই আসে, প্রসম্নের দৃষ্টান্তে আরও দ্বই-চারিটি মেয়ে অমিয়ার দেশবিশ্রত দেশভক্ত দাদার সেবা করবার জন্যে জড়ো হল। অমিয়া এমন বাবস্থা করে দিলে, যাতে পালা করে আমার নিত্যসেবা চলে। এদিকে শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছ্ব না বলে কলকাতা ছেড়ে তার পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে চলে গেছে।

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধ্ব এসে বললেন—"একি ব্যাপার। ঠাট্টা নাকি। এই কি তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

আমি হেসে বললেম, "প্রজোর বাজারে চলবে না কি।"

"একেবারেই না। এটা তো অত্যন্তই হালকা-রকমের জিনিস।"

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অশ্রুজল অন্তঃশীলা বইছে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হালকা-প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেল। ঠিক সেই মৃহ্তে এল অনিল। বললে, "মুখে বলতে পারব না, এই চিঠিটা পড়ুন।"

চিঠিতে অমিয়াকে, তার দেবীকে, যুগলক্ষ্মীকেশ্বিবাহ করবার ইচ্ছে জানিয়েছে; এ-কথাও বলেছে, অমিয়ার অসম্মতি নেই। তখন অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তাকে বলতে হল। সহজে বলতেম না; কিন্তু জানতেম, হীনবর্ণের 'পরে অনিল শ্রম্থাপূর্ণ কর্না প্রকাশ করে থাকে। আমি তাকে বললেম, "পূর্বপ্রুষের কলত্ক জন্মের ন্বারাই ক্ষালিত হয়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পন্ট দেখতে পাচ্ছ। সে পদ্ম, তাতে পত্কের চিহ্ন নেই।"

নববংশা ভাইফোঁটার সভা তার পরে আর জমল না। ফোঁটা রয়েছে তৈরি, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শ্রেনছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজ প্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েছে।

অমিয়া কলেজে ভরতি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর শুশুষার সাত-পাক বেড়ি থেকে আমার পা দুটো খালাস পেয়েছে।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

#### সংস্থার

চিত্রগর্শত এমন অনেক পাপের হিসাব বড়ো অক্ষরে তাঁর খাতার জমা করেন যা থাকে পাপীর নিজের অগোচরে। তেমনি এমন পাপও ঘটে যাকে আমিই চিনি পাপ বলে, আর-কেউ না। যেটার কথা লিখতে বর্সেছি সেটা সেই জাতের। চিত্র-গর্শতের কাছে জবাবদিহি করবার প্রবে<sup>ৰ্</sup> আগে-ভাগে কব্ল করলে অপরাধের মান্রাটা হাল্কা হবে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল কাল শনিবার দিনে। সেদিন আমাদের পাড়ায় জৈনদের মহলে কী একটা পরব ছিল। আমার স্থা কলিকাকে নিয়ে মোটরে করে বেরিয়ে-ছিল্ল্ম— চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধ্ব নয়নমোহনের বাড়িতে।

শ্রীর কলিকা নামটি শ্বশ্র-দত্তি, আমি ওর জন্য দায়ী নই। নামের উপয্ততাঁর স্বভাব নয়, মতামত খ্বই পরিস্ফর্ট। বড়োবাজারে বিলিতি কাপড়ের বিপক্ষে যখন পিকেট করতে বেরিয়েছিলেন, তখন দলের লোক ভক্তি করে তাঁর নাম দিয়েছিল ধ্ববত্রতা। আমার নাম গিরীল্য। দলের লোক আমাকে আমার পত্নীর পতি বলেই জানে, স্বনামের সার্থকতার প্রতি লক্ষ্য করে না। বিধাতার কুপায় পৈতৃক উপার্জনের গ্রুণে আমারও কিণ্ডিং সার্থকতা আছে। তার প্রতি দলের লোকের দ্বিট পড়ে চাঁদা-আদায়ের সময়।

স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর স্বভাবের অমিল থাকলেই মিল ভালো হয়, শ্বকনো মাটির সঙ্গে জলধারার মতো। আমার প্রকৃতি অত্যন্ত ঢিলে, কিছ্বই বেশি করে চেপে ধরি নে। আমার স্ত্রীর প্রকৃতি অত্যন্ত আঁট, যা ধরেন তা কিছ্বতেই ছাড়েন না। আমাদের এই বৈষম্যের গ্রন্থেই সংসারে শান্তিরক্ষা হয়।

কেবল একটা জায়গায় আমাদের মধ্যে যে-অসামঞ্জন্য ঘটেছে তার আর মিটমাট হতে পারল না। কলিকার বিশ্বাস, আমি স্বদেশকে ভালোবাসি নে। নিজের বিশ্বাসের উপর তাঁর বিশ্বাস অটল— তাই আমার আন্তরিক দেশ-ভালোবাসার যতই প্রমাণ দিয়েছি, তাঁদের নির্দিণ্ট বাহ্য লক্ষণের সংগে মেলে না বলে কিছ্বতেই তাকে দেশ-ভালোবাসা বলে স্বীকার করাতে পারি নে।

ছেলেবেলা থেকে আমি গ্রন্থবিলাসী, নতুন বইয়ের খবর পেলেই কিনে আনি।

আমার শন্তব্যাও কর্ল কর্বে যে, সে বই পড়েও থাকি; বন্ধ্রা খ্রই জানেন যে, পড়ে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়ি নে।—সেই আলোচনার চোটে বন্ধ্রা পাশ কাটিয়ে চলাতে অবশেষে একটিমান্ত মান্যে এসে ঠেকেছে, বর্নবিহারী, যাকে নিয়ে আমি রবিবারে আসর জমাই। আমি তার নাম দিয়েছি কোণবিহারী। ছাদে বসে তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে এক-একদিন রাত্তির দ্বটো হয়ে যায়। আমরা যখন এই নেশায় ভোর তখন আমাদের পক্ষে স্কিন ছিল না। তখনকার প্রিলম কারও বাড়িতে গীতা দেখলেই সিভিশনের প্রমাণ পেত। তখনকার দেশভঙ্ক যদি দেখত কারও ঘরে বিলিতি বইয়ের পাতা কাটা, তবে তাকে জানত দেশবিদ্রোহী। আমাকে ওরাশ্যামবর্ণের প্রলেপ দেওয়া শেবত-দৈবপায়ন বলেই গণ্য করত। সরপ্রতীর বর্ণ সাদা বলেই সেদিন দেশভঙ্কদের কাছ থেকে তাঁর প্রা মেলা শন্ত হয়েছিল। যে-সরোবরে তাঁর শেবতপদ্ম ফোটে সেই সরোবরের জলে দেশের কপাল-পোড়ানো আগ্রন নেবে না, বরণ্ড বাড়ে, এমনি একটা রব উঠেছিল।

সহধার্মণীর সদ্দৃত্টাত ও নিরন্তর তাগিদ সত্ত্বেও আমি খন্দর পরি নে; তার কারণ এ নয় য়ে, খন্দরে কোনো দোষ আছে বা গ্র্ণ নেই বা বেশভূষায় আমি শোখিন। একেবারে উলটো—স্বাদেশিক চালচলনের বির্দেধ অনেক অপরাধ আমার আছে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা তার অন্তর্গত নয়। ময়লা মোটা রকমের সাজ, আল্থাল্র রকমে ব্যবহার করাটাই আমার অভ্যাস। কলিকার ভাবান্তর ঘটবার প্রেবতী যুগে চীনেবাজারের আগা-চওড়া জ্বতো পরতুম, সে জ্বতোয় প্রতিদিন কালিমা-লেপন করিয়ে নিতে ভূলতুম, মোজা পরতে আপদ বোধ হত, শার্ট না পরে পাঞ্জাবি পরতে আরাম পেতুম, আর সেই পাঞ্জাবিতে দ্বটো-একটা বোতামের অভাব ঘটলেও খেয়াল করতুম না—ইত্যাদি কারণে কলিকার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হবার আশণকা ঘটেছিল।

সে বলত, "দেখো, তোমার সঙ্গে কোথাও বেরতে আমার লঙ্জা করে।" আমি বলতুম, "আমার অন্থত হবার দরকার নেই, আমাকে বাদ দিয়েই তুমি বেরিয়ো।"

আজ যুগের পরিবর্তন হয়েছে, আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নি। আজও কলিকা বলে, 'তোমার সঙ্গে বেরতে আমার লঙ্জা করে।' তখন কলিকা যে-দলেছিল তাদের উদি আমি ব্যবহার করি নি, আজ যে-দলে ভিড়েছে তাদের উদি ও গ্রহণ করতে পারলম্ম না। আমাকে নিয়ে আমার স্থার লঙ্জা সমানই রয়ে গেল। এটা আমারই স্বভাবের দোষ। যে-কোনো দলেরই হোক, ভেখ ধারণ করতে আমার সংকোচ লাগে। কিছুতেই এটা কাটাতে পারলমে না। অপর পক্ষে মতান্তর জিনিসটা কলিকা খতম করে মেনে নিতে পারে না। ঝরনার ধারা যেমন মোটা পাথরটাকে বারে বারে ঘুরে ফিরে তর্জন করে বুথা ঠেলা দিতেই থাকে, তেমনি ভিন্ন রুচিকে চলতে ফিরতে দিনে রাগ্রে ঠেলা না দিয়ে কলিকা থাকতে পারে না; প্রক মত নামক পদার্থের সংস্পর্শমান্ত ওর স্নায়নতে যেন দুর্নিবারভাবে স্বড়স্বড়ি লাগায়, ওকে একেবারে ছটফটিয়ে তোলে।

কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবার প্রেই আমার নিষ্খন্দর বেশ নিয়ে একসহস্ত্র-একতম বার কলিকা যে আলোচনা উত্থাপিত করেছিল, তাতে তার কণ্ঠস্বরে মাধ্র্য-মাত্র ছিল না। ব্রন্থির অভিমান থাকাতে বিনা তকে তার ভর্পসনা শিরোধার্য করে নিতে পারি নি— স্বভাবের প্রবর্তনায় মান্বকে গুত বার্থ চেন্টাতেও উৎসাহিত করে। তাই আমিও একসহস্ত্র-একতম বার কলিকাকে খোঁটা দিয়ে বলল্ম, "মেয়েরা

বিধিদত্ত চোখটার উপর কালাপেড়ে মোটা ঘোমটা টেনে আচারের সঙ্গে আঁচলের গাঁট বে'ধে চলে। মননের চেয়ে মাননেই তাদের আরাম। জীবনের সকল ব্যবহারকেই র্মাচ ও ব্যাদ্ধির স্বাধীন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সংস্কারের জেনানায় পর্দানশীন করতে পারলে তারা বাঁচে। আমাদের এই আচারজীর্ণ দেশে খদ্দর-পরাটা সেইরকম মালাতিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে বলেই মেয়েদের ওতে এত আনন্দ।"

কলিকা রেগে অম্থির হয়ে উঠল। তার আওয়াজ শন্নে পাশের ঘর থেকে দাসীটা মনে করলে, ভার্যাকে পারের ওজনের গয়না দিতে কর্তা বাঝি ফাঁকি দিয়েছে। কলিকা বললে, "দেখো, খন্দর-পরার শন্চিতা যেদিন গঙগাসনানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়ে যাবে সেদিন দেশ বাঁচবে। বিচার যখন স্বভাবের সঙ্গে এক হয়ে যায় তখনি সেটা হয় আচার। চিন্তা যখন আকারে দাৄঢ়বন্ধ হয় তখনি সেটা হয় সংস্কার; তখন মানা্য চোখ বাজে কাজ করে যায়, চোখ খালে নিধা করে না।"

এই কথাগ্রলো অধ্যাপক নয়নমোহনের আগতবাক্য, তার থেকে কোটেশনমার্ক। ক্ষয়ে গিয়েছে, কলিকা ওগুলোকে নিজের স্বচিন্তিত বলেই জানে।

'বোবার শন্ত্র নেই' যে প্রত্ম বলেছিল সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত। কোনো জবাব দিল্ম না দেখে কলিকা দ্বিগ্রণ ঝে'কে উঠে বললে, "বর্ণভেদ তুমি ম্বথে অগ্রাহ্য কর অথচ কাজে তার প্রতিকারের জন্য কিছ্ই কর না। আমরা খন্দর পরে পরে সেই ভেদটার উপর অখন্ড সাদা রঙ বিছিয়ে দিয়েছি, আবরণভেদ তুলে দিয়ে বর্ণভেদটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।"

বলতে যাচ্ছিল্ম, 'বর্ণভেদকে মুখেই অগ্রাহ্য করেছিল্ম বটে যখন থেকে মুসলমানের রান্না মুরগির ঝোল গ্রাহ্য করেছিল্ম। সেটা কিন্তু মুখন্থ বাক্য নয়, মুখন্থ কার্য— তার গতিটা অন্তরের দিকে। কাপড় দিয়ে বর্ণ-বৈষদ্য ঢাকা দেওয়াটা বাহ্যিক; ওতে ঢাকা দেওয়াই হয়, মুছে দেওয়া হয় না।' তর্কটাকে প্রকাশ করে বলবার যোগ্য সাহস কিন্তু হল না। আমি ভীর্ পুরুষমান্য মার, চুপ করে রইল্ম। জানি আপসে আমরা দ্বজনে যে-সব তর্ক শ্রের্ করি কলিকা সেগ্রলিকে নিয়ে ধোবার বাড়ির কাপড়ের মতো আছড়িয়ে কচলিয়ে আনে তার বাহিরের বন্ধ্মহল থেকে। দর্শনের প্রফেসর নয়নমোহনের কাছ থেকে প্রতিবাদ সংগ্রহ করে তার দীশ্ত চক্ষ্ম নীরব ভাষায় আমাকে বলতে থাকে, "কেমন! জব্দ!"

নয়নের ওখানে নিমন্ত্রণে যাবার ইচ্ছা আমার একট্রও ছিল না। নিশ্চয় জানি, হিন্দ্র-কাল্চারে সংস্কার ও স্বাধীন ব্রন্ধি, আচার ও বিচারের আপেক্ষিক স্থানটা কী, এবং সেই আপেক্ষিকতায় আমাদের দেশকে অন্য সকল দেশের চেয়ে উৎকর্ষ কেন দিয়েছে, এই নিয়ে চায়ের টেবিলে তপত চায়ের ধোঁয়ার মতোই স্ক্রে আলোচনায় বাতাস আর্র্র ও আচ্ছার হবার আশ্র সম্ভাবনা আছে। এদিকে সোনালি প্রলেখায় মাণ্ডত অর্থান্ডতপরবতী নবীন বহিগ্রাল সদ্য দোকান থেকে আমার তাকিয়ার পাশে প্রতীক্ষা করছে, শ্রভদ্গিটমার হয়েছে, কিন্তু এখনো তাদের রাউন মোড়কের অবগ্রন্ঠনমোচন হয় নি; তাদের সম্বন্ধে আমার প্রব্রাগ প্রতি মহুর্তে অন্তরে অন্তরে প্রবল হয়ে উঠছে। তব্ বেরোতে হল; কারণ ধ্বেরতার ইচ্ছাবেগ প্রতিহত হলে সেটা তার বাক্যে ও অবাক্যে এমন সকল ঘ্রণির্প ধারণ করে যেটা আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। •

বাড়ি থেকে অলপ একট্র বেরিয়েছি। যেখানে রাস্তার ধারে কলতলা পেরিয়ে

খোলার চালের ধারে স্থ্লোদর হিন্দ্ স্থানী ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা নানা প্রকার অপথ্য স্থিত হচ্ছে, তার সামনে এসে দেখি বিষম একটা হল্লা। আমাদের প্রতিবেশী মাড়োয়ারিরা নানা বহুমূল্য প্রজোপচার নিয়ে যাত্রা করে সবে-মাত্র বেরিয়েছে। এমন সময় এই জায়গাটাতে এসে ঠেকে গেল। শ্নতে পেলেম মার্মার্ ধর্নি। মনে ভাবল্ম, কোনো গাঁটকাটাকে শাসন চলছে।

মোটরের শিঙা ফ্রন্তে ফ্রন্তে উত্তেজিত জনতার কেন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখি, আমাদের পাড়ার বৃট্যে সরকারি মেথরটাকে বেদম মারছে। একট্র আগেই রাস্তার কলতলায় স্নান সেরে সাফ কাপড় পরে ডান হাতে এক বালতি জল ও বগলে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল। গায়ে চেক-কাটা মেরজাই, আঁচড়ানো চুল ভিজে; বাঁ হাত ধরে সঙ্গে চলেছিল আট-নয় বছরের এক নাতি। দ্বজনকেই দেখতে স্কুলী, স্কুটাম দেহ। সেই ভিড়ে কারও সঙ্গে বা কিছ্বুর সঙ্গে তাদের ঠেকাঠেকি হয়ে থাকবে। তার থেকে এই নিরন্তর মারের স্টি। নাতিটা কাঁদছে আর সকলকে অন্বন্য করছে, "দাদাকে মেরো না।" ব্বড়োটা হাত জোড় করে বলছে, "দেখতে পাই নি, ব্বতে পারি নি, কস্বুর মাফ করো।" আহিংসাব্রত প্র্গাথী দের রাগ চড়ে উঠছে। ব্বড়োর ভীত চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দাডি দিয়ে রস্তু।

আমার আর সহা হয় না। ওদের সঙ্গে কলহ করতে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব। স্থির করলম্ম, মেথরকে আমার নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাব আমি ধার্মিকদের দলে নই।

চণ্ডলতা দেখে কলিকা আমার মনের ভাব ব্রুতে পারলে। জোর করে আমার হাত চেপে ধরে বললে, "করছ কী. ও যে মেথর!"

र्जाभ वनन्म, "रहाक-ना स्मर्थत, जारे वर्रल उत्क जन्मात्र भातर्व?"

কলিকা বললে, "ওরই তো দোষ। রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় কেন। পাশ কাটিয়ে গেলে কি ওর মানহানি হত।"

আমি বলল্ম, "সে আমি বৃত্তিয় নে, ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেবই।"

কলিকা বললে, "তা হলে এখনি এখানে রাস্তায় নেমে যাব। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারব না— হাড়িডোম হলেও ব্যক্তম, কিন্তু মেথর!"

আমি বললমে, "দেখছ-না, স্নান করে ধোপ-দেওয়া কাপড় পরেছে? এদের অনেকের চেয়ে ও পরিষ্কার।"

"তা হোক-না, ও যে মেথর!"

শোফারকে বললে, "গণগাদীন, হাঁকিয়ে চলে যাও।"

আমারই হার হল। আমি কাপ্রের্ষ। নয়নমোহন সমাজতত্ত্বটিত গভীর ধ্রত্তি বের করেছিল—সে আমার কানে পেশছল না, তার জবাবও দিই নি।

মান্ত্ৰজ ১ জ্বৈষ্ঠ ১৩৩৫

## বলাই

মান্বের জীবনটা প্থিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মান্বের মধ্যে আমরা নানা জীব-জন্তুর প্রচ্ছের পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মান্ব বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে—আমাদের বাঘ-গোর্কে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে প্রের, আহ-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সম্বদয় সা-রে-গা-মা-গ্রলাকে সংগীত করে তোলে, তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না। কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি স্বর অন্য সকল স্বরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে—কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্জম।

আমার ভাইপো বলাই— তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল স্বরগ্বলোই रसार थवन। एटानियना प्यक्टे हुम्हाम एहस एहस एम्यारे जात जाजाम, नएए-চড়ে বেড়ানো নয়। প্রবিদকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তবে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে: ঝমঝম করে বৃণ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শ্বনতে পায় সেই বৃণ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দ্রর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়: সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে. তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে: ফাল্মনে প্রন্থিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোডা-তাড়া দিয়ে; অতি প্রানো বটের কোটরে বাসা বে'ধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো পাথি, বেণ্গমা বেণ্গমী, তাদের গলপ। ওই ড্যাবা-ড্যাবা-চোথ-মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল্ম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সব্বজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ওই ঘাসের পঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা. কেবলই গড়াচ্ছে; প্রায়ই তারই সেই ঢালা বেয়ে ও নিজেও গড়াত— সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত— গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে স্কুস্ক্রিড় লাগত আর ও খিলখিল করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনা-রঙের রোদ্দ্রর দেবদার্বনের উপরে এসে পড়ে— ও কাউকে না বলে আস্তে আন্তে গিয়ে সেই দেবদার্বনের নিস্তশ্ব ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে— এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মান্বকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের

দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগ্লো তাদের কোঁকড়ানো মাথাট্কু নিয়ে আলোতে ফ্রটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎস্কোর সামা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাণ্ড গল্প। সদ্য গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী।' হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফ্ল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে ব্বেছে। এইজন্যে ব্যথাটা ল্কোতে চেডটা করে। ওর বয়সের ছেলেগ্বলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকী পাড়ে, ও কিছ্ব বলতে পারে না, সেখান থেকে ম্থ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সংগীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দ্ব পাশের গাছগ্লোকে মারতে মারতে চলে, ফ্ল্কের বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়—ওর কাঁদতে লঙ্গা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব-চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে—এতট্কুন্ট্কু লতা, বেগনি হল্দে নামহারা ফ্ল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফ্লের ব্কের মাঝখানটিতে ছোট্ট একট্ঝানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও-বা কালমেঘের লতা, কোথাও-বা অনন্তম্ল; পাখিতে-খাওয়া নিমফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী স্কুনর তার পাতা—সমস্তই নিষ্ঠ্র নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শোখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ওই ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ওই গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেকদিন থেকে ব্রুত্তে পেরেছিল, কতকগ্র্লো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই— ওর চার দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সম্দ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কদতরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে— সেদিন পদ্ম নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সম্দত জীবের অগ্রগামী গাছ, স্থের দিকে জাড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, ম্ত্যুর পর ম্ত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রোদ্রেনাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মৃক্ ধাত্রী এই গাছ নিরবিচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্বালোককে দোহন করে; প্থিবীর অম্তভান্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্জয় করে: আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহনিশি আকাশে উচ্ছর্নসত করে তোলে.

আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ওই বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিল্ম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পর্ডাছ, বলাই আমাকে ব্যুস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখল্ম একটা শিম্লগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হার রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটরুকু যখন এর অন্ধ্রর বেরিয়েছিল, শিশ্রর প্রথম প্রলাপট্রকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একট্র একট্র জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই বাগ্র হয়ে দেখেছে কতট্রকু বাড়ল। শিম্বলগাছ বাড়েও দ্রত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দ্রেক উচ্চু হয়েছে তখন ওর পত্রসম্দিধ দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশ্রর প্রথম ব্রদ্ধির আভাস দেখবা মাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশ্র। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমংকৃত করে দেবে।

আমি বলল্ম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দার্ণ কথা। বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বলল্ম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।"

আমার সংখ্য যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশ্বটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফ্রাপিয়ে ফ্রাপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শুনছ। আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেথে দিল্ম। গোড়ায় বলাই না যাদ দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছরখানেকের মধ্যে গাছটা নিল'জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সবচেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজারগার এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরও দ্ব-চারবার এর মৃত্যুদশ্ভের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখাল্ম, এর বদলে খ্ব ভালো কতকগ্লো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, "নিতান্তই শিম্বলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে প্রতে দেব, স্কুনর দেখতে হবে।"

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।"

আমার বউদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গ্লেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কারদায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়— তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শ্না।

তার পরে দ্ব বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শ্না শোবার ঘরে গিয়ে তার ছে'ড়া একপাটি জ্বতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গলপওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এতদিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিহ্নতা করেন।

কোনো এক সময়ে দেখলাম, লক্ষ্মীছাড়া শিমালগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে— এতদার অসংগত হয়ে উঠেছে যে, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলাম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিমলেগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।"

বিলেত যাবার প্রেব একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধার ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো শ্নছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।"

জিজ্ঞাসা করলমে, "কেন।"

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম. "সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।"

বলাইয়ের কাকি দ্ব দিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেকদিন পর্যক্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ি ছি'ড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর ব্বকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতির্প, তারই প্রাণের দোসর।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

### চিত্রকর

ময়মনসিংহ ইস্কুল থেকে ম্যাণ্ডিক পাস করে আমাদের গোবিন্দ এল কলকাতায়। বিধবা মায়ের অলপ কিছ্ সম্বল ছিল। কিন্তু, সব-চেয়ে তার বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকল্পের মধ্যে। সে ঠিক করেছিল, 'পয়সা' করবই, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে। সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত 'পয়সা' বলে। অর্থাৎ, তার মনে খ্ব একটা দর্শন স্পর্শন দ্বাণের যোগ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল; তার মধ্যে বড়ো নামের মাহ ছিল না; অত্যন্ত স্মধারণ পয়সা, হাটে হাতে হাতে খ্রের খ্রের ক্ষরে যাওয়া, মলিন হয়ে যাওয়া পয়সা, তায়গন্ধী পয়সা, কুবেরের

আদিম স্বর্প, যা র্পোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা ম্তি পরিগ্রহ করে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেডাচ্ছে।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পঞ্চে আবিল হতে হতে আজ গোবিন্দ তার প্রসাপ্রবাহিণীর প্রশৃতধারার পাকা বাঁধানো ঘাটে এসে পেণীচেছে। গানিব্যাগ্-ওয়ালা বড়োসাহেব ম্যাক্ডুগালের বড়োবাব্র আসনে তার ধ্বে প্রতিষ্ঠা। স্বাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাক্দ্বলাল।

গোবিন্দর পিতৃব্য ভাই মনুকুন্দ যখন উকিল-লীলা সংবরণ করলেন তখন একটি বিধবা স্ত্রী, একটি চার বছরের ছেলে, কলকাতায় একটি বাড়ি, কিছনু জমা টাকারেখে তিনি গেলেন লোকান্তরে। সম্পত্তির সঙ্গে কিছনু ঋণও ছিল, সন্তরাং তাঁর পরিবারের অল্লবস্ত্রের সংস্থান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নির্ভাব করত। এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমুন্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় সেগ্লি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মুকুন্দদাদার উইল-অন্সারে এই পরিবারের সম্পূর্ণ ভার পড়েছিল গোবিন্দর 'পরে। গোবিন্দ শিশুকাল থেকে দ্রাতুষ্পত্তার কানে মন্ত্র দিলে— 'পয়সা করো।'

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তাঁর মা সত্যবতী। স্পণ্ট কথায় তিনি কিছু, বলেন নি, বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহারে। শিশ্বকাল থেকেই তাঁর বাতিক ছিল শিল্পকাজে। ফ্রল ফল পাতা নিয়ে, খাবারের জিনিস নিয়ে, কাগজ কেটে. কাপড় কেটে, মাটি দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস ফলসার রস জবার রস শিউলি-বোঁটার'রস দিয়ে, নানা অভূতপূর্ব অনাবশ্যক জিনিস রচনায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এতে তাঁকে দুঃখও পেতে হয়েছে। কেননা, যা অদরকারি, যা অকারণ, তার বেগ আষাঢ়ের আকম্মিক বন্যাধারার মতো—সচলতা অত্যন্ত বেশি কিন্তু দরকারি কাজের খেয়া বাইবার পক্ষে অচল। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, জ্ঞাতি-বাড়িতে নিমন্ত্রণ, সতাবতী ভূলেই গেছেন, শোবার ঘরে দরজা বন্ধ, একতাল মাটি চটকে বেলা কাটছে। জ্ঞাতিরা বললে, বড়ো অহংকার। সন্তোষজনক জবাব দেবার জো নেই। এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে মূল্যবিচার চলে, সেটা বইপডা বিদ্যার যোগেই মুকুন্দ জানতেন। আর্ট শব্দটার মাহান্ম্যে শরীর রোমাণ্ডিত হত। কিন্তু, তাঁর আপন গ্রহিণীর হাতের কাজেও যে এই শব্দটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না। এই মানুষ্টির স্বভাবটিতে কোথাও কাঁটা-খোঁচা ছিল না। তাঁর স্ত্রী অনাবশ্যক খেয়ালে অযথা সময় নন্ট করেন, এটা দেখে তাঁর হাসি পেত, সে হাসি স্নেহরসে ভরা। এ নিয়ে সংসারের লোক কেউ যদি কটাক্ষ করত তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করতেন। মুকুন্দর স্বভাবে অদ্ভূত একটা আত্মবিরোধ ছিল— ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বঃ দ্বি ছিল না বললেই হয়। পয়সা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট বইত, কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়ত না। সেইজন্য মনটা ছিল মুক্ত; অনুগত লোকদের 'পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জন্যে কখনো দৌরাত্ম্য করতে পারতেন না। জীবনযান্রার অভ্যাস िष्टल थून **मामामिया. निर**ाजन न्वार्थ ना स्मना निराय भिताजनरमत 'भरत कारनामिन অষথা দাবি করেন নি। সংসারের লোকে সত্যবতীর কাজে শৈথিল্য নিয়ে কটাক্ষ করলে মুকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রঙ, কিছু রঙিন রেশম, রঙের পেনসিল কিনে এনে সতাবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শ্বোবার ঘরে কাঠের সিন্দর্কটার 'পরে সাজিয়ে রেখে আসতেন। কোনোদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে নিয়ে বলতেন, "বা, এ তো বড়ো স্কুলর হরেছে।" একদিন একটা মান্বের ছবিকে উলটিয়ে ধরে তার পা দ্টোকে পাথির মুক্ত বলে গিথর করলেন; বললেন, "সতু, এটা কিন্তু বাঁধিয়ে রাখা চাই—বকের ছবি যা হয়েছে চমৎকার!" মুকুন্দ তাঁর স্বার চিত্ররচনায় ছেলেমান্বি কল্পনা করে মনে মনে যে-রসট্কু পেতেন, স্বাও তাঁর স্বামীর চিত্র-বিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস। সত্যবতী মনে নিশ্চিত জানতেন, বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য, এত প্রশ্রম আশা করতে পারতেন না। শিল্পসাধনায় তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সভেগ পথ ছেড়ে দিত না। এইজন্যে যেদিন তাঁর স্বামী তাঁর কোনো রচনা নিয়ে অন্তুত অত্যুক্তি করতেন সেদিন সত্যবতী যেন চোথের জল সামলাতে পারতেন না।

এমন দুর্লাভ সোভাগ্যকেও সত্যবতী একদিন হারালেন। মৃত্যুর প্রে তাঁর স্বামী একটা কথা স্পত্ট করে ব্রুঝেছিলেন যে, তাঁর ঋণজড়িত সম্পত্তির ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওয়া দরকার যাঁর চালনার কোশলে ফ্রুটো নোকোও পার হয়ে যাবে। এই উপলক্ষে সত্যবতী এবং তার ছেলোট সম্পূর্ণভাবে গিয়ে পড়লেন গোবিন্দর হাতে। গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জানিয়ে দিলেন, সর্বাগ্রে এবং সকলের উপরে পয়সা। গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা স্বৃগভীর হীনতা ছিল যে, সত্যবতী লংজায় কুণ্ঠিত হত।

তব্ নানা আকারে আহারে-ব্যবহারে প্রসার সাধনা চলল। তা নিয়ে কথার কথার আলোচনা না করে তার উপরে যদি একটা আব্রুথাকত তা হলে ক্ষতি ছিল না। সত্যবতী মনে মনে জানতেন, এতে তাঁর ছেলের মন্যাত্ব খর্ব করা হয়—কিম্পু সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না; কেননা, যে-চিত্তভাব স্কুমার, যার মধ্যে একটি অসামান্য মর্যাদা আছে, সেই সব-চেয়ে অরক্ষিত; তাকে আঘাত করা, বিদুপে করা, সাধারণ রুঢ়ুস্বভাব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

শিল্পচর্চার জন্যে কিছ্ব কিছ্ব উপকরণ আবশ্যক। এতকাল সত্যবতী তা না চাইতেই পেয়েছেন, সেজন্যে কোনোদিন তাঁকে কুণ্ঠিত হতে হয় নি। সংসারযাত্রার পক্ষে এই-সমস্ত অনাবশ্যক সামগ্রী, বায়ের ফর্দে ধরে দিতে আজ যেন তাঁর মাথা কাটা যায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিল্পের সরঞ্জাম কিনিয়ে আনতেন। যা-কিছ্ব কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ করে। ভংসনার ভয়ে নয়, অরসিকের দৃষ্টিপাতের সংকাচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিল্পরচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী। এই কাজে রুমে তার সহযোগিতাও ফর্টে উঠল। তাকে লাগল বিষম নেশা। শিশ্বর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগ্রলো অতিরুম করে দেয়ালের গায়ে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মর্থে জামার হাতায় কলঙ্ক ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রদেব শিশ্বর চিত্তকেও প্রলম্প করতে ছাড়েন না। খুডোর হাতে অনেক দ্বংথ তাকে পেতে হল।

এক দিকে শাসন যতই বাড়তে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগলেন। আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাবুকে নিয়ে আপন কাজে মফস্বলে ষেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমানুষির একশেষ! যে-সব জন্তুর ম্বিত হছ বিধাতা এখনো তাদের স্ভিট করেন নি— বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ ষেত মিলে, এমন-কি মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত। এই-সমসত স্ভিটকার্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না— বড়োবাব্ব ফিরে আসবার প্রবেই এদের চিহ্ন লোপ

করতে হত। এই দ্জনের স্থিলীলায় রহনা এবং র্দুই ছিলেন, মাঝখানে বিষ্কৃর আগমন হল না।

শিলপরচনাবায়্র প্রকোপ সভাবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণস্বর্পে সভাবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগ্নে রঙগলাল চিত্রবিদ্যায় হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ দেশের রসিক লোক তাঁর রচনার অশ্ভূতত্ব নিয়ে খ্র অটুহাস্য জমালে। তারা যে-রকম কল্পনা করে তার সঙ্গে তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গ্রণপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা হল। আশ্চর্য এই য়ে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রুপের আবহাওয়ায় তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল; যারা তাঁর যতই নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে য়ে, লোকটা আর্টিস্ট্ হিসাবে ফাঁকি—এমন-কি, তার টেক্নিকে স্কুপণ্ট গলদ। এই পরমানিন্দিত চিত্রকর একদিন আপিসের বড়োবাব্রের অবর্তমানে এলেন তাঁর মামির বাড়িতে। ন্বারে ধাক্কা মেরে মেরে ঘরে যথন প্রবেশলাভ করলেন দেখলেন, মেঝেতে পা ফেলবার জ্যা নেই। ব্যাপারখানা ধরা পড়ল। রঙগলাল বললেন, "এতদিন পরে দেখা গেল, গ্রণীর প্রাণের ভিতর থেকে স্ফিম্তি তাজা বেরিয়েছে, এর মধ্যে দাগা-ব্রলোনোর তো কোনো লক্ষণ নেই, যে-বিধাতা র্প স্ফি করেন তাঁর বয়সের সঙগে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগ্রলো বের করে আমাকে দেখাও।"

কোথা থেকে বের করবে। যে-গুনী রঙে রঙে ছায়ায় আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন তিনি তাঁর কুহেলিকা-মরীচিকাগালি যেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীতি গালেও সেইখানেই গেছে। রঙগলাল মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর মামিকে বললেন, "এবার থেকে তোমরা যা-কিছ্ব রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।"

বড়োবাব্ এখনো আসেন নি। সকাল থেকে শ্রাবণের ছায়ায় আকাশ ধ্যানমন্দ্র্ণি পড়ছে; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন্ সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই. তার খোঁজ করতেও মন যায় না। আজ চুনিবাব্ নোকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন। নদীর টেউগ্লো মকরের পাল, হাঁ করে নোকোটাকে গিলতে চলেছে এমনিতরো ভাব: আকাশের মেঘগ্লোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে— কিন্তু, মকরগ্লো সর্বসাধারণের মকর নয়, আর মেঘগ্লোকে 'ধ্মজ্যোতিঃসলিলমর্তাং সন্নিবেশঃ' বললে অত্যুক্তি করা হবে। এ-কথাও সত্যের অন্বরোধে বলা উচিত যে, এইরকমের নোকো যদি গড়া হয় তা হলে ইন্স্র্রোরেন্স্ আপিস কিছ্বতেই তার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না। চলল রচনা, আকাশের চিন্নীও যা-খ্নি তাই করছেন, আর ঘরের মধ্যে ওই মস্ত চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।

এদের খেয়াল ছিল না যে, দরজা খোলা। বড়োবাব, এলেন। গর্জন করে উঠলেন, "কী হচ্ছে রে।"

ছেলেটার ব্রক কেণপে উঠল, মুখ হল ফ্যাকাশে। স্পণ্ট ব্রঝতে পারলেন, পরীক্ষায় চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভূল হচ্ছে তার কারণটা কোথায়। ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে ল্লকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরও প্রকাশমান হয়ে উঠল। টেনে নিয়ে গোবিন্দ যা দেখলেন তাতে তিনি আরও অবাক—এটা ব্যাপারখানা কী। এর চেয়ে যে ইতিহাসের তারিখ ভূলও ভালো। ছবিটা কুটিকুটি করে ছিড্ড ফেললেন। চুনিলাল ফ্রণিয়ে ফ্রণিয়ে কেন্দে উঠল। সত্যবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরঘরেই কাটাতেন। সেইখান খেকে ছেলের

কান্না শন্তন ছন্তে এলেন। ছবির ছিল্ল খন্ডগনলো মেঝের উপর লন্টোচ্ছে আরু মেঝের উপর লন্টোচ্ছে চুনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভূলের আদি কারণগন্তলো সংগ্রহ কর্রাছলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সত্যবতী এতদিন কথনো গোবিন্দর কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেন নি। এংরই 'পরে তাঁর স্বামী নির্ভার স্থাপন করেছেন, এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন। আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কপ্ঠে বললেন, "কেন ভূমি চুনির ছবি ছি'ড়ে ফেললে।"

र्गाविन्म वललान. "भणागाता कत्रत ना? आत्थरत खत रूत की।"

সতাবতী বললেন, "আখেরে ও যদি পথের ভিক্ষ্ক হয় সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয়। ভগবান ওকে যে-সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার, মায়ের আশীর্বাদ।"

গোবিন্দ বললেন, "আমার দায়িত্ব আমি ছাড়তে পারব না, এ চলবে না কিছ্বতেই। আমি কালই ওকে বোডিঙ-ম্কুলে পাঠিয়ে দেব—নইলে তুমি ওর সর্বনাশ করবে।"

বড়োবাব্ আপিসে গেলেন। ঘনবৃষ্টি নামল, রাস্তা জলে ভেসে যাছে। স্তাবতী চুনির হাত ধরে বললেন, "চল্, বাবা।"

**চুনি** वलल, "काथाय याद्य, मा।"

"এখান থেকে বেরিয়ে যাই।"

রঙ্গলালের দরজায় একহাঁট্ জল। সত্যবতী চুনিলালকে নিয়ে তার ঘরে দ্কলেন; বললেন, "বাবা, তুমি নাও এর ভার। বাঁচাও একে পয়সার সাধনা থেকে।"

কাতিক ১৩৩৬

# চোরাই ধন

মহাকাব্যের যুগে স্থাকৈ পেতে হত পৌরুষের জোরে: যে অধিকারী সেই লাভ করত রমণীরত্ব। আমি লাভ করেছি কাপুরুষতা দিয়ে, সে-কথা আমার স্থারীর জানতে বিলম্ব ঘটেছিল। কিন্তু, সাধনা করেছি বিবাহের পরে, যাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করে পেয়েছি তার মূল্য দিয়েছি দিনে দিনে।

দাম্পত্যের স্বস্থ সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন করে, অধিকাংশ প্রেষ্থ ভুলে থাকে এই কথাটা। তারা গোড়াতেই কাস্ট্রম্ হোসে মাল খালাস করে নিয়েছে সমাজের ছাড়াচিঠি দেখিয়ে, তার পর থেকে আছে বেপরোয়া। যেন পেয়েছে পাহারাওয়ালার সরকারি প্রতাপ, উপরওয়ালার দেওয়া তকমার জোরে; উদিটো খ্লে নিলেই অতি অভাজন তারা।

বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান: তার ধ্রো একটামাত্র, কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতিদিনের নব নব পর্যারে। এই কথাটা ভালোরকম করে ব্রেফছি স্বনেত্রার কাছ থেকেই। ওর মধ্যে আছে ভালোবাসার ঐশ্বর্য, ক্রুরোতে চায় না তার সমারোহ; দেউড়িতে চার-প্রহর বাজে তার সাহানা রাগিণী। আপিস থেকে ফিরে এসে

একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফল্সার শরবত, রঙ দেখেই মনটা চমকে ওঠে; তার পাশেই ছোটো র্পোর থালায় গোড়ে মালা, ঘরে ঢোকবার আগেই গন্ধ আসে এগিয়ে। আবার কোনোদিন দেখি আইসক্রিমের যক্রে জমানো শাঁসে রসে মেশানো তালশাঁস এক-পেয়ালা, আর পিরিচে একটিমার স্ম্মম্খী। ব্যাপারটা শ্নতে বেশি কিছ্ন নয়, কিন্তু বোঝা যায়, দিনে দিনে নতুন করে সে অন্ভব করেছে আমার অস্তিম। এই প্রোনোকে নতুন করে অন্ভব করার শক্তি আটি স্টের। আর ইতরে জনাঃ প্রতিদিন চলে দম্তুরের দাগা ব্র্লিয়ে। ভালোবাসার প্রতিভা স্নেরার নবনবোন্মেষশালিনী সেবা। আজ আমার মেয়ে অর্নার বয়স সতেরো, অর্থাৎ ঠিক যে-বয়সে বিয়ে হয়েছিল স্নেরার। ওর নিজের বয়স আটিগ্র্ম, কিন্তু স্যক্রে সাজসজ্জা করাটাকে ও জানে প্রতিদিন প্রজার নৈবেদ্য-সাজানো, আপনাকে উৎসর্গ করবার আহ্নিক অনুষ্ঠান।

সন্নেরা ভালোবাসে শান্তিপন্রে সাদা শাড়ি কালো পাড়ওয়ালা। খন্দর-প্রচারকদের ধিকারকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়েছে; কিছুতেই স্বীকার করে নিয়েছে; কিছুতেই স্বীকার করে নি খন্দরকে। ও বলে দিশি তাঁতির হাত, দিশি তাঁতির তাঁত, এই আমার আদরের। তারা শিল্পী, তাদেরই পছন্দে সন্তো, আমার পছন্দ সমস্ত কাপড়টা নিয়ে। আসল কথা, সন্নেরা বোঝে হালকা সাদা রঙের শাড়িতে সকল রঙেরই ইশারা খাটে সহজে। ও সেই কাপড়ে ন্তনত্ব দেয় নানা আভাসে, মনে হয় না সেজেছে। ও বোঝে, আমার অবচেতন মনের দিগন্ত উল্ভাসিত হয় ওর সাজে— আমি খুশি হই, জানি নে কেন খুশি হয়েছি।

প্রত্যেক মান্ব্রেই আছে একজন আমি, সেই অপরিমের রহস্যের অসীম ম্ল্য জোগার ভালোবাসায়। অহংকারের মেকি প্রসা তুচ্ছ হয়ে যায় এর কাছে। স্বনেত্রা আপন মনপ্রাণ দিয়ে এই পরম ম্ল্য দিয়ে এসেছে আমাকে, আজ একুশ বছর ধরে। ওর শ্রুললাটে কুঙ্কুমবিন্দ্রর মধ্যে প্রতিদিন লেখা হয় অক্লান্ত বিস্ময়ের বাণী। ওর নিখল জগতের মর্মস্থান অধিকার করে আছি আমি, সেজন্যে আমাকে আর-কিছ্ব হতে হয় নি সাধারণ জগতের য়ে-কেউ হওয়া ছাড়া। সাধারণকেই অসাধারণ করে আবিষ্কার করে ভালোবাসা। শাস্ত্রে বলে, আপনাকে জানো। আনন্দে আপনাকেই জানি, আর-একজন যখন প্রেমে জেনেছে আমার আপনকে।

#### ۶

বাবা ছিলেন কোনো নামজাদা ব্যাণ্ডের অন্যতম অধিনারক, তারই একজন অংশীদার হলেম আমি। যাকে বলে ঘ্রাময়ে-পড়া অংশীদার একেবারেই তা নয়। আন্টেপ্টে লাগাম দিয়ে জ্বতে দিলে আমাকে আপিসের কাজে। আমার শরীরমনের সঙ্গে এই কাজটা মানানসই নয়। ইচ্ছা ছিল ফরেস্ট্ বিভাগে কোথাও পরিদর্শকের পদ দখল করে বসি, খোলা হাওয়ায় দৌড়ধাপ করি, শিকারের শখ নিই মিটিয়ে। বাবা তাকালেন প্রতিপত্তির দিকে; বললেন, যে-কাজ পাচ্ছ সেটা সহজে জোটে না বাঙালির ভাগ্যে। হার মানতে হল। তা ছাড়া মনে হয়, প্রেময়ের প্রতিপত্তি জিনিসটা মেয়েদের কাছে দামী। স্বনেরার ভন্নীপতি অধ্যাপক; ইন্পিরিএল সার্ভিস তার, সেটাতে ওদের মেয়েমহলের মাথা উপরে তুলে রাখে। যদি জংলি 'নিস্পেকেট্র সাহেব', হয়ে সোলার হাট পরে বাঘ-ভাল্বকের চামড়ায় মেঝে দিতুম ঢেকে, তাতে আমার দেহের গ্রেড্র কমিয়ে রাখত, সেই সঙ্গে কমাড

আমার পদের গোরব আর-পাঁচজন পদস্থ প্রতিবেশীর তুলনায়। কী জানি, এই লাঘবতায় মেয়েদের আত্মাভিমান বুঝি কিছু ক্ষুন্ন করে।

এ দিকে ডেম্কে-বাঁধা স্থাবরত্বের চাপে দেখতে দেখতে আমার যৌবনের ধার আসছে ভোঁতা হয়ে। অন্য-কোনো প্রর্ম হলে সে কথাটা নিশ্চিন্ত মনে ভুলে গিয়ে পেটের পরিধিবিদ্তারকে দ্বিপাক বলে গণ্য করত না। আমি তা পারি নে। আমি জানি, স্ননেরা মৃশ্ধ হয়েছিল শুধ্ব আমার গ্রেণে নয়, আমার দেহসোষ্ঠিবে। বিধাতার স্বরচিত যে-বরমাল্য অঙ্গে নিয়ে একদিন তাকে বরণ করেছি নিশ্চিত তার প্রয়েজন আছে প্রতিদিনের অভ্যর্থনায়। আশ্চর্য এই য়ে, স্ননেরার যৌবন আজও রইল অক্ষ্রয়, দেখতে দেখতে আমিই চলেছি ভাঁটার ম্বথে— শ্বধ্ব ব্যাঙ্কে জমছে টাকা।

আমাদের মিলনের প্রথম অভ্যুদয়কে আর-একবার প্রত্যক্ষ চোথের সামনে আনল আমার মেয়ে অর্ণা। আমাদের জীবনের সেই উষার্ণরাগ দেখা দিয়েছে ওদের তার্ণাের নবপ্রভাতে। দেখে প্র্লাকত হয়ে ওঠে আমার সমসত মন। শৈলেনের দিকে চেয়ে দেখি, আমার সেদিনকার বয়স ওর দেহে আবিভূতি। যৌবনের সেই ক্ষিপ্রশন্তি, সেই অজস্র প্রফ্লেতা, আবার ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত দ্রাশায় শ্লানায়মান উৎসাহের উৎকণ্ঠা। সেই দিন আমি যে-পথে চলতেম সেই পথ ওরও সামনে, তেমনি করেই অর্ণার মায়ের মন বশ করবার নানা উপলক্ষ ও স্ভিট করছে, কেবল যথেক্ট লক্ষ্যগােচর নই আমিই। অপর পক্ষে অর্ণা জানে মনে মনে, তার বাবা বােঝে মেয়ের দরদ। এক-একদিন কী জানি কেন দ্বই চক্ষে অদৃশ্য অগ্রব কর্ণা নিয়ে চুপ করে এসে বসে আমার পায়ের কাছের মাড়ায়। ওর মা নিষ্ঠ্র হতে পারে, আমি পারি নে।

অর্ণার মনের কথা ওর মা যে বোঝে না তা নয়: কিন্তু তার বিশ্বাস, এ সমস্তই 'প্রভাতে মেঘডন্বরম্', বেলা হলেই যাবে মিলিয়ে। ঐখানেই স্নুনেত্রার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য। খিদে মিটতে না দিয়ে খিদে মেরে দেওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন পাত পড়বে তখন হৃদয়ের রসনায় নবীন ভালোবাসার স্বাদ যাবে মরে। মধ্যাহ্দে ভোরের স্নুর লাগাতে গেলে আর লাগে না। অভিভাবক বলেন, বিবেচনা করবার বয়েস ভালোবাসার বয়েসের উলটোপিঠে।

করেকদিন আগেই এসেছিল 'ভরা বাদর মাহ ভাদর'। ঘনবর্ষণের আড়ালে কলকাতার ই'টকাঠের বাড়িগ্নলো এল মোলায়েম হয়ে, শহরের প্রথর মুখরতা অশুন্-গদ্গদ ক'ঠস্বরের মতো হল বাষ্পাকুল। ওর মা জানত অর্ণা আমার লাইরেরি-ঘরে পরীক্ষার পড়ায় প্রবৃত্ত। একখানা বই আনতে গিয়ে দেখি, মেঘাচ্ছন্ন দিনান্তের সজল ছায়ায় জানলার সামনে সে চুপ করে বসে; তখনো চুল বাঁধে নি, প্রে হাওয়ায় বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে তার এলোচুলে।

স্নেন্তাকে কিছ্ব বললেম না। তথনি শৈলেনকে লিখে দিলেম চায়ের নিমন্ত্রণচিঠি। পাঠিয়ে দিলেম আমার মোটরগাড়ি ওদের বাড়িতে। শৈলেন এল, তার
অকস্মাৎ আবির্ভাব স্থানেতার পছন্দ নর, সেটা বোঝা কঠিন ছিল না। আমি
শৈলেনকে বললেম, "গণিতে আমার ষেট্রকু দখল তাতে হাল আমলের ফিজিব্লের
তল পাই নে, তাই তোমাকে ডেকে পাঠানো; কোয়ান্টম্ থিয়োরিটা যথাসাধ্য ব্বেধ
নিতে চাই, আমার সেকেলে বিদ্যেসাধ্যি অত্যন্ত বেশি অথব হয়ে পড়েছে।"

বলা বাহ্মলা, বিদ্যাচর্চা বেশিদরে এগোয় নি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্ণা

তার বাবার চাতুরী স্পন্<mark>টই ধরেছে আর মনে মনে বলেছে, এমন আদর্শ বাবা</mark> অন্য-কোনো পরিবারে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় নি।

কোয়াণ্টম্ থিয়োরির ঠিক শ্রেবতেই বাজল টেলিফোনের ঘণ্টা—ধড়ফড়িয়ে উঠে বললেম, "জর্রি কাজের ডাক। তোমরা এক কাজ করো, ততক্ষণ পার্লার টেনিস খেলো, ছুটি পেলেই আবার আসব ফিরে।"

টেলিফোনে আওয়াজ এল, "হ্যালো, এটা কি-বারোশো অমনুক নম্বর।" আমি বললেম, "না, এখানকার নম্বর সাতশো অমনুক।"

পরক্ষণেই নিচের ঘরে গিয়ে একখানা বাসি খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে শুরুরু করলেম, অন্ধকার হয়ে এল, দিলেম বাতি জেবলে।

স্নেত্রা এল ঘরে। অত্যন্ত গশ্ভীর মুখ। আমি হেসে বললেম, "মিটিয়রলজিস্ট্ তোমার মুখ দেখলে ঝড়ের সিগনাল দিত।"

ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে স্নেত্রা বললে, "কেন তুমি শৈলেনকে অমন করে প্রশ্রেষ দাও বারে বারে।"

আমি বললেম, "প্রশ্রয় দেবার লোক অদ্শ্যে আছে ওর অন্তরাত্মায়।"

"ওদের দেখাশোনাটা কিছ্বদিন বন্ধ রাখতে পারলে এই ছেলেমান্বিটা কেটে যেত আপনা হতেই।"

"ছেলেমান্বির কসাইগিরি করতে যাবই বা কেন। দিন যাবে, বয়স বাড়বে, এমন ছেলেমান্বি আর তো ফিরে পাবে না কোনোকালে।"

"তুমি গ্রহনক্ষর মান না, আমি মানি। ওরা মিলতে পারে না।"

"গ্রহনক্ষর কোথায় কী ভাবে মিলেছে চোখে পড়ে না, কিন্তু ওরা দন্ধনে যে মিলেছে অন্তরে অন্তরে সেটা দেখা যাচ্ছে খনুব স্পন্ট করেই।"

"তুমি ব্রুবে না আমার কথা। যখনি আমরা জন্মাই তথনি আমাদের যথার্থ দোসর ঠিক হয়ে থাকে। মোহের ছলনায় আর-কাউকে যদি স্বীকার করে নিই তবে তাতেই ঘটে অজ্ঞাত অসতীয়। নানা দ্বঃখে বিপদে তার শাস্তি।"

"যথার্থ দোসর চিনব কী করে।"

"নক্ষত্রের স্বহস্তে স্বাক্ষর-করা দলিল আছে।"

٥

আর লুকোনো চলল না।

আমার শ্বশ্র অজিতকুমার ভট্টাচার্য। বনেদি পণ্ডিত-বংশে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল কেটেছে চতু পাঠীর আবহাওয়ায়। পরে কলকাতায় এসে কলেজে নিয়েছেন এম. এ ডিগ্রি গণিতে। ফলিত জ্যোতিষে তাঁর যেমন বিশ্বাস ছিল তেমনি বাংপান্তি। তাঁর বাবা ছিলেন পাকা নৈয়ায়িক, ঈশ্বর তাঁর মতে অসিন্ধ; আমার শ্বশ্রেও দেবদেবী কিছুই মানতেন না তার প্রমাণ পেয়েছি। তাঁর সমস্ত বেকার বিশ্বাস ভিড় করে এসে পড়েছিল গ্রহনক্ষত্রের উপর, একরকম গোঁড়ামি বললেই হয়। এই ঘরে জন্মেছে স্বনেত্র; বাল্যকাল থেকে তার চার দিকে গ্রহনক্ষত্রের কড়া পাহারা।

আমি ছিল্ম অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র, সন্নেত্রাকেও তার পিতা দিতেন শিক্ষা। পরস্পর মেলবার সন্যোগ হয়েছিল বার বার। সন্যোগটা যে ব্যর্থ হয়় নি সে-খবরটা বেতার বিদ্যুদ্বার্তায় আমার কাছছ ব্যক্ত হয়েছে। আমার শাশন্ডির নাম বিভাবতী। সাবেককালের আওতার মধ্যে তাঁর জন্ম বটে, কিন্তু স্বামীর সংসর্গে তাঁর মন ছিল

সংস্কারম্ভ, স্বচ্ছ। স্বামীর সঙ্গে প্রভেদ এই, গ্রহনক্ষর তিনি একেবারেই মানতেন না, মানতেন আপন ইন্টদেবতাকে। এ নিয়ে স্বামী একদিন ঠাট্টা করাতে বলেছিলেন. "ভয়ে ভয়ে তুমি পেয়াদাগ্লোর কাছে সেলাম ঠ্বকে বেড়াও, আমি মানি স্বয়ং রাজাকে।"

স্বামী বললেন, "ঠকবে। রাজা থাকলেও যা না-থাকলেও তা, লাঠি ঘাড়ে নিশ্চিত আছে পেয়াদার দল।"

শাশ্বড়ি-ঠাকর্ন বললেন, "ঠকব সেও ভালো। তাই বলে দেউড়ির দরবারে গিয়ে নাগরা জুতোর কাছে মাথা হে'ট করতে পারব না।"

আমার শার্শন্তি আমাকে বড়ো দেনহ করতেন। তাঁর কাছে আমার মনের কথা ছিল অবারিত। অবকাশ ব্বঝে একদিন তাঁকে বললেম, "মা, তোমার নেই ছেলে, আমার নেই মা। মেয়ে দিয়ে আমাকে দাও তোমার ছেলের জায়গাটি। তোমার সম্মতি পেলে তার পরে পায়ে ধরব অধ্যাপকের।"

তিনি বললেন, "অধ্যাপকের কথা পরে হবে বাছা, আগে তোমার ঠিকুজি এনে দাও আমার কাছে।"

দিলেম এনে। তিনি বললেন, "হবার নয়। অধ্যাপকের মত হবে না। অধ্যাপকের মেয়েটিও তার বাপেরই শিষ্যা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলমে, "মেয়ের মা?"

বললেন, "আমার কথা বোলো না। আমি তোমাকে জানি, আমার মেয়ের মনও জানি, তার বেশি জানবার জন্যে নক্ষত্রলোকে ছোটবার শখ নেই আমার।"

আমার মন উঠল বিদ্রোহী হয়ে। বললেম, "এমনতরো অবাস্তব বাধা মানাই অন্যায়। কিন্তু, যা অবাস্তব তার গায়ে ঘা বসে না। তার সঙ্গে লড়াই করব কী দিয়ে।"

এ দিকে মেয়ের সম্বন্ধের কথা আসতে লাগল নানা দিক থেকে। গ্রহতারকার অসম্মতি নেই এমন প্রস্তাবও ছিল তার মধ্যে। মেয়ে জিদ করে বলে বসল, সে চিরকাল কুমারী থাকবে. বিদ্যার সাধনাতেই যাবে তার দিন।

বাপ মানে ব্রুলেন না, তাঁর মনে পড়ল লীলাবতীর কথা। মা ব্রুলেন, গোপনে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। অবশেষে একদিন মা আমার হাতে একখানি কাগজ দিয়ে বললেন, "স্নেন্তার ঠিকুজি। এই দেখিয়ে তোমার জন্মপত্তী সংশোধন করিয়ে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের অকারণ দ্বঃখ সইতে পারব না।"

পরে কী হল বলতে হবে না। ঠিকুজির অঙ্কজাল থেকে স্নুনেরাকে উদ্ধার করে আনলেম। চোখের জল মূছতে মূছতে মা বললেন, "প্নুণ্যকর্ম করেছ, বাছা।" তার পরে গেছে একশ বছর কেটে।

8

হাওয়ার বেগ বাড়তে চলল, বাণ্টির বিরাম নেই। স্ক্নেত্রাকে বললেম, "আলোটা লাগছে চোখে, নিবিয়ে দিই।" নিবিয়ে দিলেম।

ব্ তিধারার মধ্যে দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পের ঝাপসা আভা এল অন্ধকার ঘরে। সোফার উপরে স্ক্রেন্টাকে বসালেম আমার পাশে। বললেম, "স্ক্রিন, আমাকে তোমার যথার্থ দোসর বলে মান তুমি?"

"এ আবার কী প্রশ্ন হল তোমার। উত্তর দিতে হবে নাকি।"

"তোমার গ্রহতারা যদি না মানে?"

"নিশ্চয় মানে, আমি বর্ঝি জানি নে?"

"এতদিন তোঁ একরে কাটল আমাদের, কোনো সংশয় কি কোনোদিন উঠেছে তোমার মনে।"

"অমন সব বাজে কথা জিজ্ঞাসা কর যদি রাগ করব।"

"স্ন্নি, দ্বজনে মিলে দ্বংখ পেয়েছি অনেকবার। আমাদের প্রথম ছেলেটি মারা গেছে আট-মাসে। টাইফয়েডে আমি যখন মরণাপন্ন, বাবার হল মৃত্যু। শেষে দেখি উইল জাল করে দাদা নিয়েছেন সমস্ত সম্পত্তি। আজ চাকরিই আমার একমাত্র ভরসা। তোমার মায়ের স্নেহ ছিল আমার জীবনের ধ্বেতারা। প্রজার ছ্র্টিতে বাড়ি যাওয়ার পথে নৌকোড়ুবি হয়ে স্বামীর সঙ্গে মারা গেলেন মেঘনা নদীর গর্ভে। দেখলেম, বিষয়ব্নিধহীন অধ্যাপক ঋণ রেখে গেছেন মোটা অঙ্কের; সেই ঋণ স্বীকার করে নিলেম। কেমন করে জানব, এই সমস্ত বিপত্তি ঘটায় নি আমারই দ্বুটগ্রহ? আগে থাকতে যদি জানতে আমাকে তো বিয়ে করতে না?"

স্বনেত্রা কোনো উত্তর না করে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি বললেম, "সব দ্বঃখ দ্বলক্ষিণের চেয়ে ভালোবাসাই যে বড়ো, আমাদের জীবনে তার কি প্রমাণ হয় নি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় হয়েছে।"

"মনে করো, যদি গ্রহের অন্ত্রহে তোমার আগেই আমার মৃত্যু হয়. সেই ক্ষতি কি বে'চে থাকতেই আমি প্রণ করতে পারি নি।"

"থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না।"

"সাবিত্রীর কাছে সত্যবানের সংগ্রে একদিনের মিলনও যে চিরবিচ্ছেদের চেয়ে বড়ো ছিল, তিনি তো ভয় করেন নি মৃত্যুগ্রহকে।"

চুপ করে রইল স্কুনেরা। আমি বললেম, "তোমার অর্ণা ভালোবেসেছে শৈলেনকে, এইট্রকু জানা যথেট; বাকি সমস্তই থাক্ অজানা, কী বল, স্ক্নি।" স্কুনেরা কোনো উত্তর করলে না।

"তোমাকে যখন প্রথম ভালোবেসেছিল্বম, বাধা পেয়েছি। আমি সংসারে দ্বিতীয়বার সেই নিষ্ঠার দৃঃখ আসতে দেব না কোনো গ্রহেরই মন্ত্রণায়। ওদের দ্বজনের ঠিকুজির অঙক মিলিয়ে সংশয় ঘটতে দেব না কিছুবতেই।"

ঠিক সেই সময়েই সি'ড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শৈলেন নেমে চলে যাছে। স্বনেত্রা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললে, "কী বাবা শৈলেন। এখনি তুমি যাছ্য না কি।"

শৈলেন ভয়ে ভয়েই বললে, "কিছ্ম দেরি হয়েই গেছে, ঘড়ি ছিল না, ব্যবতে পারি নি।"

স্বনেত্রা বললে, "না, কিছ্ম দেরি হয় নি। আজ রাত্রে তোমাকে এখানেই খেয়ে যেতে হবে।"

একেই তো বলে প্রশ্রয়।

সেই রাত্রে আমার ঠিকুজি সংশোধনের সমস্ত বিবরণ স্বনেত্রাকে শোনালেম। সে বলে উঠল, "না বললেই ভালো করতে।"

"কেন।"

"এখন থেকে কেবলই ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে।"

"কিসের ভয়। বৈধব্যযোগের?"

অনেক ক্ষণ চুপ করে রইল স্কৃনি। তার পরে বললে, "না, করব না ভয়। আমি যদি তোমাকে ফেলে আগে চলে যাই তা হলে আমার মৃত্যু হবে দ্বিগর্ণ মৃত্যু।"

কার্তিক ১৩৪০

### বদনাম

#### প্রথম

ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ;— সদর দরজার কাছে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইন্সপেক্টার বিজয়বাব,। গায়ে ছাঁটা কোর্তা, কোমরে কোমর-বন্ধ, হাফ-প্যাণ্ট-পরা, চলনে কেজো লোকের দাপট। দরজার কর্ডা নাড়া দিতেই গিল্লী এসে খুলে দিলেন। ইন্সপেক টার ঘরে চুকতে না চুকতেই ঝংকার দিয়ে উঠলেন— "এমন করে তো আর পারি নে, রাত্তিরের পর রাত্তির খাবার আগলে রাখি, তুমি কত চোর ডাকাত ধরলে, সাধ্যু সঁজ্জনও বাদ গেল না, আর ঐ একটা লোক অনিল মিত্তিরের পিছন পিছন তাড়া করে বেড়াচ্ছ, সে থেকে থেকে তোমার সামনে এসে নাকের উপর বুড়ো আগ্মুল নাড়া দিয়ে কোথায় দোড় মারে তার ঠিকানা নেই। দেশসান্ধ লোক তোমার এই দশা দেখে হেসে খান, এ যেন সাকাসের খেলা হচ্ছে।" ইন্সপেক্টার বললেন, "আমার উপরে ওর নেকনজর আছে কি ভাগ্যিস। ও বেল-এ খালাস আসামীই বটে, তব, প্রালসে না রিপোর্ট করে কোথাও যাবার হ্রকুম নেই, তাই আমাকে সেদিন চিঠিতে জানিয়ে গেল,—'ইন্সপেক্টারবাব, ভয় পাবেন না, সভার কাজ সেরেই আমি ফিরে আর্সাছ।' কোথায় সভা তার কোন সন্ধান নেই। প্রিলসে ও ষেন ভেলকি খেলছে।" স্থ্রী সোদামিনী বললে, "শোন তবে আজ রাত্তিরের খবর দিই, শ্বনলে তোমার তাক লেগে যাবে। লোকটার কী আম্পর্ধা. কী বুকের পাটা! রাত্তির তখন দুটো, আমি তোমার খাবার আগলে বসে আছি, একটা বিমানি এসেছে। হঠাৎ চমকে দেখি সেই তোমাদের অনিল ডাকাত, আমাকে প্রণাম করে বললে, 'দিদি, আজ ভাইফোঁটার দিন, মনে আছে? ফোঁটা নিতে এসেছি। আমার আপন দিদি এখন চট্টগ্রামে কী সব চক্রান্ত করছে। কিন্তু ফোঁটা আমি চাই, ছাডব না, এই বসল্কে।'...সত্যিকথা তোমাকে বলব। আমার মনের মধ্যে উছলে উঠল দেনহ। মনে হোলো এক রাত্তিরের জন্য আমি ভাইকে পেয়েছি। সে वनला, 'मिमि, আজ जिन मिन कातामराज आध-रभो त्थरा वरन-जन्मता घुरति । আজ তোমার হাতের ফোঁটা তোমার হাতের অন্ন নিয়ে আবার আমি উধাও হব। তোমার জন্যে যে ভাত বাড়া ছিল তাই আমি তাকে আদর করে খাওয়াল্ম। वनन्य- এই विना जीम भानाउ, जीत जामवात ममस श्राह । लाको वनल, 'কোনো ভয় নেই, তিনি আমারি সন্ধানে চিতলবেড়ে গেছেন, ফিরতে অন্তত তিনটে বাজবে। আমি রয়ে বসে তোমার পায়ের ধ্বলো নিয়ে যেতে পারব।' বলে তোমারি জন্যে সাজা পান টপ্ করে মুখে নিলে তুলে। তার পরে বললে কিনা 'ইন্সপেক্টারবাব, হাভানা চুরুট খেয়ে থাকেন; জারি একটা আমাকে দাও, আমি খেতে খেতে যাব যেখানে আমার সব দলের লোক আছে: তারা আজ সভা করবে। তোমার ঐ ডাকাত অনায়াসে নির্ভায়ে সেই জায়গাটার নাম আমাকে বলে দিলে।"

इन्मार्भक् होत्रवाद् वलालन, "नामहो की, मद्भारत भारत कि।"

সদ্ব বললে, "তুমি এমন প্রশ্ন আমাকে জিজ্জেস করলে এর থেকে প্রমাণ হয় তোমার ডাকাত আমাকে চিনোছল, কিন্তু তুমি আজও আমাকে চেনো নি। যা হোক, আমি তাকে তোমার বহু শথের একটি হাভানা চুরুট দিয়েছি। সে জ্বালিয়ে দিব্যি সূত্র্য মনে পায়ের ধুলো নিয়ে চুরুট ফুকতে ফুকতে চলে গেল।"

বিজয় বসে ছিলেন, লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "বলো সে কোন্দিকে গেল, কোথায় তাদের সভা হচ্ছে।"

সদ্ উঠে ঘাড় বে° কিয়ে বললে, "কী! এমন কথা তোমার মৃথ দিয়ে বের হোলো? আমি তোমার স্থী হয়েছি তাই বলে কি প্রালসের চরের কাজ করব? তোমার ঘরে এসে আমি যদি ধর্ম খুইয়ে বসি, তবে তুমিই বা আমাকে বিশ্বাস করবে কী করে?"

ইন্সপেক্টার চিনতেন তাঁর স্থাকৈ ভালো করে। খ্ব শক্ত মেয়ে, এর জিদ কিছ্নতেই নরম হবে না। হতাশ হয়ে বসে নিশ্বেস ফেলে বললেন, "হায় রে, এমন সন্যোগটাও কেটে গেল।" বসে বসে তাঁর নবাবী ছাঁদের গোঁফ জোড়াটাতে তা দিতে লাগলেন, আর থেকে থেকে ফ্রেস উঠলেন অধৈর্যে। তাঁর জন্য তৈরী স্বিতীয় দফার খিচুড়ি তাঁর মূখে রুচল না।

এই গৈল এই গলেপর প্রথম পালা।

### দ্বিতীয়

সদ্বামীকে বললে, "কী গো, তুমি যে নৃত্য জর্ড়ে দিয়েছ। আজ তোমার মাটিতে পা পড়ছে না। ডিম্ট্রিক্ট প্রিলসের সর্পারিশ্টেশ্ডেশ্টের নাগাল পেয়েছ নাকি।" "পেয়েছি বৈ কি।"

"কী রকম শর্ন।"

"আমাদের যে চর, নিতাই চক্রবতী, সে ওদের ওখানে চরগিরি করে। তার কাছে শোনা গেল আজ মোচকাঠির জংগলে ওদের একটা মৃত্যু সভা হবে। সেটাকে ঘেরাও করবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ভারী জংগল, আমরা আগে থাকতে লুকিয়ে সার্ভেরার পাঠিয়ে তন্ন করে সার্ভে করে নিয়েছি। কোথাও আর লুকিয়ে পালাবার ফাঁক থাকবে না।"

"তোমাদের বৃদ্ধির ফাঁকের মধ্য দিয়ে বড় বড় ফ্রটোই থাকবে। অনেক বার তো লোক হাসিয়েছ, আর কেন? এবারে ক্ষান্ত দাও।"

"সে কি কথা সদ্? এমন স্যোগ আর পাব না।"

"আমি তোমাকে বলছি, আমার কথা শোনো; ও মোচকাঠির জণ্গল ওসব বাজে কথা। সে তোমাদেরই ঘরের আনাচেকানাচে ঘ্রছে। তোমাদের মুখের উপরে তুড়ি মেরে দেবে দৌড়, এ আমি তোমাকে বলে দিলুম।"

"তা তুমি যদি লাকিয়ে তাদের ঘরের খবর দাও, তাহলে সবই সম্ভব হবে।" "দেখো, অমন চালাকি কোরো না। বোকামি করতে হয়় পেট ভরে করো, অনেক বার করেছ, কিল্ডু নিজের ঘরের হবাকে নিয়ে—" কথাটা চাপা পড়ল চোখের উপর আঁচল চাপার সংগ্রে। "সদ্ব, আমি দেখেছি যে এই একটা বিষয়ে তোমার ঠাট্টাট্বকুও সয় না।" "তা সত্যি, প্রনিসের ঠাট্টাতেও যে গায়ে দাঁত বসে। এখন কিছব খেয়ে নেবে কি না বলো?"

"তা নেব, সময় আছে, সব একেবারে পাকাপাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে।"

"দেখো আমি সত্যি কথাই বলব। তোমরা যা কানাকানি করো তা যদি জানতে পারতুম তাহলে ওদের কাছে ফাঁস করে দেওয়া কর্তব্য মনে করতুম।"

"সর্বনাশ, কিছু শ্বনেছ নাকি তুমি।"

"তোমাদের সংসারে চোখ কান খুলে রাথতেই হয়, কিছু কানে যায় বৈ কি।"
"কানে যায় আর তার পরে?"

"আর তার পরে চন্ডীদাস বলেছেন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিয়া দিল প্রাণ'।"

"তোমার ঐ ঠাট্টাতেই তুমি জিতে যাও, কোন্টা যে তোমার আসল কথা ধরা যায় না।"

"তা ব্রঝবার ব্রন্থিই যদি থাকত তবে এই প্রালস ইন্সপেক্টারি কাজ তুমি করতে না। এর চেয়ে বড়ো কাজেই সরকার বাহাদ্রর তোমাকে লাগিয়ে দিতেন বিশ্বহিতৈষীর পদে বক্তুতা দিতে দিতে দেশে বিদেশে জাল ফেলতে।"

"সর্বনাশ, তাহলে সেই যে মেয়েটির গ্রুজব শোনা যাচ্ছে, সে দেখি আমার আপন ঘরেরই ভিতরকার।"

"ঐ দেখোঁ কুকুরটা চেণ্চিয়ে মরছে। তাকে খাইয়ে ঠান্ডা করে আসি।" ইন্সপেক্টার বাব্ মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, "আমি এক্ষর্ণি গিয়ে লাগাব ঐ কুকুরটাকে আমার পিস্তলের গ্রিল।"

সদ্ব তার স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বললে, "না, কক্ষনো তুমি যেতে পারবে না।" "কেন?"

"তুমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই একেবারে টুর্টি ক্যাঁক্ করে চেপে ধরবে। ও বড়ো বদমাইস কুকুর। ও কেবল আমাকেই চেনে।"

"একটা খবর পেয়েছি সদ্ব, সেই আনিল লোকটা হরবোলা, ও সব জন্তুরই নকল করতে পারে। রোজ রাত্রি দ্বটোর সময়ে ও-ই যে তোমায় ডাক দিচ্ছে না, তাই বা বলি কী করে?"

সদ্ব একেবারে জনলে উঠে বললে, "এর্রা, শেষকালে আমাকে সন্দেহ। এই রইল তোমার ঘরকরা পড়ে, আমি চলল্য আমার ভগ্নীপতির ব্যাড়িতে।" এই বলে সে উঠে পড়ল।

"আরে কোথায় যাও, ভালো মুশকিল, নিজের ঘরের স্থাকৈ ঠাট্টা করব না. আমি ঠাট্টার জন্য পরের ঘরের মেয়ে কোথায় খ্রুজে পাই। পেলেই বা শান্তি রক্ষা হবে কী করে।" বলে ওকে জোর করে ধরে বসালেন।

সদ্য কেবলই চোখ মাছতে লাগল।

"আহা কী করছো, কাঁদ কেন, সামান্য একটা ঠাটা নিয়ে।"

"না, তোমার এই ঠাট্টা আমার সইবে না, আমি বলে রাখছি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা ব্যস—রইল, এখন তুমি আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কুকুরকে খাইয়ে এসো। ও আবার কাটলেট নইলে খায় না, পর্টিঙং না হলে পেট ওর ভরে না। সামান্য কুকুর নিয়ে তুমি অত বাড়াবাড়ি কর কেন্দ্র আমি ব্রুঝতেই পারি না।"

সদ্ विलल, "তোমরা প্রেষ মান্ষ ব্রথবে না। প্রহীনা মেয়ের ব্রকে যে

স্নেহ জমে থাকে সে যে-কোনও একটা প্রাণীকে পেলে তাকে ব্রকের কাছে টেনে নেয়। ওকে একদিন না দেখলে আমার মনে কেবলই ভয় হতে থাকে, কে ওকে কোন্ দিক থেকে ধরে নিয়ে গেল। তাইতো আমি ওকে এত যত্নে ঢেকেঢ্কে রাখি।"

"কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি সদ্ব কোনও জানোয়ার এত আদরে বেশি দিন বাঁচতে। পারে না।"

"তা যতদিন বাঁচে, ভালো করেই বাঁচুক।"

বিজয়বাব্ বিশ্রাম করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে প্রালসের দলবল জন্টল, চলল সবাই আলাদা আলাদা রাসতায় মোচকাঠির দিকে। বহুদ্বের পথ, প্রায় রাত প্রহায়ে গেল যেতে-আসতে।

পরের দিন বেলা সাতটার সময় মুখ শ্কিয়ে ইন্সপেক্টার বাড়িতে এসে কেদারাটার উপরে ধপাস করে বসে পড়লেন। বললেন, "সদ্ব, বড়ো ফাঁকি দিয়েছে. তোমার কথাই সতিয়। প্র্লিসের লোক ঘেরাও করলে বন, সে বনে জনমানব নেই। হৈ হৈ লাগিয়ে দিলে, চাংকার করে বলতে লাগলে, কোথায় আছ বের হও, নইলে আমরা গ্র্লি চালাব। অনেকগ্র্লি ফাঁকা গ্র্লি চলল, কোনো সাড়া নেই। প্র্লিসের লোক খ্ব সাবধানে বনের মধ্যে ঢ্বেক তল্পাস করলে। তখন ভোর হয়ে এসেছে। রব উঠলো, ধর সেই নিতাইকে, বদমাইসকে। নিতাইয়ের আর টিকি দেখা যায় না।

একখানা চিঠি পাওয়া গেল কেবল এই কটি কথা—'আসামী নিরাপদ। দিদিকে আমার প্রণাম জানাবেন। অনিল।'

"দেখ দেখি কী কাণ্ড, এর মধ্যে আবার তোমার নাম জড়ানো কেন, শেষকালে"—
"শেষকালে আবার কী? পর্নলিসের ঘরের গিন্নী কি আসামীর ঘরের দিদি
হতেই পারে না; সংসারের সব সম্বন্ধই কি সরকারী খামের ছাপমারা। আমি আর
কিছ্ম বলব না। এখন তুমি একট্ম শোও, একট্ম ঘুমোও।"

ঘুম ভাণ্গল তখন বেলা দুপুর। স্নান করে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিজয় বসে বসে পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "লোকটার চালাকির কথা কী আর তোমাকে বলব। ও দলবল দিয়ে চারদিকে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ও ভোর রাত্তিরে কুম্ভক যোগ করে শ্রুন্যে আসন করে—এটা নাকি অনেকের স্বচক্ষে দেখা। গ্রামের লাকের বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে—ও একজন সিম্ধপুরুষ, বাবা ভোলানাথের চিহ্নিত। ওর গায়ে হাত দেবে হিন্দুর ঘরে আজ এমন লোক নেই। তারা আপন ঘরের দাওয়ায় ওর জন্য খাবার রেখে দেয়— রীতিমতো নৈবেদ্য। সকালবেলা উঠে দেখে তার কোনও চিহ্ন নেই। হিন্দ্র পাহারাওয়ালারা তো ওর কাছে ঘেষতেই চায় না। একজন দারোগা সাহস করে হিজলাকান্দির দাখ্যার পরে ওকে গ্রেণ্তার করেছিল। হপ্তাখানেকের মধ্যে তার স্ত্রী বসন্ত হয়ে মারা গেল। এর পরে আর প্রমাণের অভাব রইল না। সেইজন্য এবারে যখন মোচকাঠিতে ওর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, পাহারাওয়ালারা ঠিক করলে যে ও যখন খুশি আপনাকে লোপ করে দিতে পারে। ও তার একটি সাক্ষীও রেখে গেছে—একটা জলা জায়গায় পায়ের দাগ দেখা গেল, দুহাত অশ্তর এক একটি পদক্ষেপ— দেড় হাত লম্বা। হিন্দু পাহারাওয়ালারা সেই পায়ের দাগের উপরে ভক্তিভরে ল্বটিয়ে পড়ে আর কি! এই লোককে সম্পূর্ণ মন দিয়ে ধ্বপাকড় করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ভাবছি মুসলমান পাহারাওয়ালা আনাব, কিন্তু দেশের হাওয়ার গুলে মুসলমানকে যদি ছোঁয়াচ লাগে তবে আরও সর্বনাশ হবে। খবরের কাগজওয়ালারা মোচকাঠিতে সংবাদদাতা পাঠাতে শ্বর্ক করলে। কোন্ পলাতকের এই লম্বা পা, তা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। এখন এ লোকটাকে কী করা যায়। এই কিছ্বদিন বেল্-এ খালাস পেরেছিল, সেই স্বযোগে দেশের হাওয়ায় যেন গাঁজার ধোঁয়া লাগিয়ে দিলে। এদিকে পিছনে পিছনে প্রোপাগান্ডা চলছেই, নানা রকম ছায়া নানা জায়গায় দেখা যায়। এক জায়গায় মহাদেবের একগাছি চুল পাওয়া গেছে বলে আমার ভক্ত কনস্টেবল অত্যন্ত গদগদ হয়ে উঠেছে। সেটা যে শণের দড়ি সে কথা বিচার করবার সাহসই হল না। কদিনের মধ্যে চারদিকে একেবারে গ্রুজবের ঝড় উঠেগেল। মোচকাঠিতে ঐ পায়ের চিহ্নের উপরে মন্দির বানাবে বলে একজন ধনী মাড়োয়ারী বিশ হাজার টাকা দিয়ে বসেছে। একজন ভক্ত পাওয়া গেল, তিনি ছিলেন এক সময়ে ডিস্ট্রিক্ট জজ। তাঁর কাছে বসে অনিল ডাকাত শিবসংহিতার ব্যাখ্যা শ্বর্ক করে দিলে—লোকটার পড়াশ্বনা আছে। এমনি করে ভক্তি ছড়িয়ে যেতে লাগল। এবারকার বেল্-এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পর ওর নামে সাক্ষী জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অনিল ডাকাতকে নিয়ে এই তো আমার এক মৃত্ত সমস্যা বাধল।

"সদ্ব, তুমি জান বোধ হয় এদিকে আর এক সংকট বেধেছে। আমার মামাতো ভাই গিরিশ সে হাতীবাঁধা পরগনায় প্র্লিসের দারোগাগিরি করে। কর্তব্যের খাতিরে একজন কুলীন রাহারণের ছেলের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েছিল। সেই অবিধ গ্রামের লোকেরা তাকে জাতে ঠেলবার মন্ত্রণা করছে। এদিকে তার মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়, যে পাত্রই জোটে তাকে ভাঙ্গিয়ে দেয় গ্রামের লোক। পাত্র যদি জোটে তবে প্রত্বত জোটে না। দ্র গ্রাম থেকে প্রব্তের সন্ধান পেল, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সে কখন দিয়েছে দৌড়। এবারে একটা কিনারা পাওয়া গেছে। বৃন্দাবন থেকে এক বাবাজী এসে হঠাৎ আমার হেড কনস্টেবলের বাড়িতে আড়া দিলে, সদ্বাহারণ খাইয়েদাইয়ে আমরা সবাই মিলে তাঁকে খ্লিশ করাচছে। তাঁকে রাজী করানো গেছে। এখন গ্রামের লোকের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সদ্ব, তামও একাজে সাহাষ্য কোরো।"

"ওমা করব না তো কী, ওতো আমার কর্তব্য। আহা তোমাদের গিরিশের মেরে, আমাদের মিন্। সে তো কোনো অপরাধ করেনি। তার বিয়ে তো হওয়াই চাই। আনো তোমার বৃন্দাবনবাসীকে, আমি জানি ঐ সব স্বামীজীদের কী করে আদর যত্ন করতে হয়।"

এলেন বৃন্দাবনবাসী। বুকে ল্বটিয়ে পড়ছে সাদা দাড়ি, নারদ ম্বনির মতো। সদ্ব ভক্তিতে গদগদ হয়ে পায়ের কাছে ল্বটিয়ে পড়ল, পাড়ার লোক তার প্রণামের ঘটা দেখে হেসে বাঁচে না। প্রবীণা প্রতিবেশিনী ম্বচকে হেসে বললেন, "সাধ্-সম্যাসীদের প্রতি তোমার এতো ভক্তি হঠাং জেগে উঠল কী করে?"

সদ্ব হেসে বললে, "দরকার পড়লেই ভক্তি উথলে ওঠে। বাবাঠাকুরেরা পায়ের ধ্বলো নিলে গলে যান। মিন্ব বিয়ে না হওয়া পর্যক্ত আমার ভক্তিটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।"

ঘন ঘন শাঁখ বেজে উঠল, উল্বর সঙ্গে বর আসার শব্দ এল চার্রাদক থেকে। কনেকে একটি চেলী জড়ানো প্রট্বলির মতো করে এয়োর দল নিয়ে এলো ছাঁদনা-তলায়। নির্বিঘ্যে কাজ সমাধা হল। বর কনে বারাজীকে প্রণাম করে অন্দরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন বাবাজী আশীর্বাদ শেষ করে বিজয়বাব্বকে আর সভার স্বাইকে বললেন, ''মশায়, আমার খবরটা এবারে দিয়ে যাই। প্রে,তের কাজ আমার পেশা নয়। আমার যা পেশা সে আপনার সমসত দারোগা কনস্টেবলদের ভালো করেই জানা আছে। এখন আপনাদের প্রে,তের দক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। সে পর্যন্ত আমার আর স্ব্র সইবে না। অতএব আপনারা বিদায় করবার আগেই আমি বিদায় নিলেম।" এই বলে সয়্যাসী সকলের সামনে দাড়ি গোঁফ টেনে ফেলে তিন লাফে চল্ডীমল্ডপের পাঁচিল ডিঙিয়ে উধাও। সভার লোকেরা হাঁ করে চেয়ে রইল। বিজয়বাব্র মৃথে কথা নেই।

বিয়ের ভোজ শেষ হয়ে গেছে, পাড়াপড়শী গেছে যে যার ঘরে। বরবধ্ বাসর ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। সদ্ধ স্বামীকে বললে, "তুমি ভাবছ কী, যেমন করে হোক কাজ তো উন্ধার হয়ে গেছে। সন্ধাসী উধাও হয়ে গিয়ে তোমাদেরই তো কাজ হাল্কা করে দিয়ে গেল। এখন বাসিবিয়ের আয়োজন করতে হবে, চোর ডাকাতের পিছনে সময় নত্ট কোরো না। কিন্তু সেই মেয়েটির কোন খোঁজ পেলে কি?"

"দ্বঃখের কথা বলব কী, এখন একটি মেয়ের জায়গায় রোজ আমার থানার সামনে পাঁচশটি মেয়ের আমদানী হচ্ছে; চাল, কলা, নৈবেদ্য নিয়ে। এখন কোন্টি যে কে খোঁজ করা শক্ত হয়ে উঠল।"

"সে কী, তোমার দরজায় এত মেয়ের আমদানী তো ভালো নয়। ওখানে তুমি কি বাবাজী সেজে বসেছ নাকি?"

"না, লোকটার চালাকির কথা শোনো একবার, অবাক্ হবে। একদিন হঠাৎ কিষণলাল এসে খবর দিলে আপিসের সামনের রাশ্তায় একটি পাথর বেরিয়েছে। তার গায়ে পাড়ার মেয়েরা এসে সি দ্বর লাগাচ্ছে, চন্দন মাথাচ্ছে: কেউ চাইতে এসেছে সন্তান, কেউ স্বামীসোভাগ্য, কেউ আমারই সর্বনাশ। এই ভিড় পরিজ্কার कतरा रात्नारे यतरात कागरा महा हाँछे माछे करत छेठरव स्य এইবात हिन्मूत धर्म গেল। আমার হিন্দ্র পাহারাওয়ালারাও তাকে পাঁচ সিকা করে প্রণামী দেয়। ব্যবসা খুব জমে উঠল। টাকাগ্বলো কে আদায় করছে অবশেষে সেটার দিকে চোখ পড়ল। একদিন দেখা গেল—না আছে পাথরটা, না আছে টাকার থালা। আর সেই পাগলাগোছের লোকটা সেও তার সাজ বদলে কোথায় যে গা ঢাকা দিল সে সম্বন্ধে নানা অন্ভূত গ্রেজব শোনা যেতে লাগল। মুস্কিল এই হিন্দু ধর্মের পাহারাওয়ালারা হাংগার-স্ট্রাইকের ভয় দেখাতে থাকে। এই নিয়ে যদি শান্তিভঙ্গ হয় তাহলে আবার সকলের কাছে আমাকে জ্বাবদিহি করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এখন কোন্ দিক সামলাই। আর এক উৎপাত ঘটেছে, একদিন ছেদীলাল এসে পড়ল পর্বলিসের থানার দরজায় দড়াম করে। হাঁউ মাউ করে বললে যে ভোলানাথের এক শিংওয়ালা ভূষ্ণীবাবা ষাঁড়ের মত গর্জাতে গর্জাতে তাকে এসে তাড়া করেছিল। সে তো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সম্যাসী হয়ে। গাছতলায় বসে বসে গাঁজা খাচ্ছে। এখন লোক পাওয়া শক্ত হয়েছে। আর ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠি নে. কেন না মেয়েরা ওর সহায়। ও তাদের সব বশ করে নিয়েছে।"

সদ্ব হেসে বললে, "ওর গল্প ষতই শ্বনি আমারই তো মন টলমল করে প্রেম।"

"দেখো, সর্বনাশ কোরো না যেন।"

"না, তোমার ভর নেই, আমার এত সোভাগ্য নয়। মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘর-কল্লা চালাতে হয়, সেটা দেশ্বের সেবায় লাগালে ঐ স্থানির্দ্ধ ষোল আনা কাজে লাগাতে পারে। প্রব্যার বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা— এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুন্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অথলা, কুকুরের গলার শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সতিয় কথা বল না কেন সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাব না। বুড়ীগুলো বলে থাকে "সদু বড লক্ষ্মী অর্থাৎ রাঁধতে বাডতে ঘর নিকোতে সদুর ক্লান্তি নেই।" এইটুকু বৈডার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যাঁরা মানুষের মত মানুষ, তাঁদের হাতে হাতকডি পডছে, আমরা রে ধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধনীগির। আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা কিছু, করতে পারি তাহলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলম। আমাদের ছন্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে—হয় তো আছে কোথাও কিছা কলঙ্কের চিহ্ন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে জবলন্ত আগ্রনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দার্গ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আর্গে। সংসারে মেয়েরা দ্বঃথের কারবার করতেই এসেছে। সেই দ্বঃথ কেবল আমি ঘর-কনার কাজে ফুকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগ্রনে জনালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁশ্তাকুড। লোকে বলবে না সতী বলবে না সাধনী। বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলভেকর তিলক-আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সদ্ধর কপালে, আর তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হও তবে তার গ্রমর ব্রুঝতে পারবে।"

"তোমার মুথে ওরকম কথা আমি ঢের শ্বনেছি, তার পরে দেখেছি সংসার যেমন চলে তেমনই চলছে। মাঝে মাঝে মন খোলসা করা দরকার তাই শ্বনি আর হাভানা চুর্ট টানি।"

"যাই হোক না কেন আমি জানি আমি যা-ই করি শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবেই আর সেই ক্ষমাই যথার্থ পুরুষ মানুষের লক্ষণ, যেন প্রীকৃষ্ণের বুকে ভূগার পায়ের চিহু। তোমার সেই ক্ষমার কাছেই তো আমি হার মেনে আছি। মিথ্যা স্তব করব না— প্রিলসের কাজে তোমার খবরদারীর শেষ নেই, কিন্তু আমাকে তুমি চোখ বুজে বিশ্বাস করে এসেছ, যদিও সব সময়ে সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি এই জন্যই তোমাকে ভক্তি করি, আমার ভক্তি শাস্ত্রমতে গড়া নয়।"

"সদ্ আর কেন, পেট ভরে যা বলবার সে তো বলে গেলে, এখন তোমার ঐ কুকুরটাকে খাওয়াতে যাও; বন্ধ চে চাচ্ছে. ও আমাকে ঘ্রমোতে দেবে না। আমি ভাবছি আমাকে এবারে ছুটির দরখাসত দিতে হবে।"

সদ্ব হেসে বললে, "তুমি ইন্সপেক্টারি ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বাবাজী সেজে বোসো, তোমার আয় যাবে বেড়ে, আমিও তার কিছব বথরা পাব।"

"সব তাতেই তুমি যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক আমার ভালো লাগে না।"

"ও আমার দ্বভাব, তোমার খুনী ডাকাতদের জন্য আমি চিন্তা করতে পারব না। একা তোমার চিন্তাতেই আমার দিন চলে গেল। সমস্ত দেশের লোকের হাসিতে যোগ না দিয়ে আমি করব কী? তোমার এই পর্লিসের থানায় দ্বদেশীদের নিয়ে অনেক চোখের জল বয়ে গেছে, এত দিনে লোকেরা একট্ব হেসে বাঁচছে। এই জন্যই অনিলবাব্বক সবাই দ্বহাত তুলে আ্বাশীর্বাদ করছে— তুমি ছাড়া। আমি দ্বিশ্চন্তার ভান করব কী করে বল দেখি?"

### তৃতীয়

"দেখ সদ্ব এবারে আমি তোমার শরণাপন্ন।"

সদ্ব বললে, "কবে তুমি আমার শরণাপন্ন নও—শ্বিন! এইজন্য তো তোমাকে সবাই স্প্রেণ বলে। দ্বজাতের স্থৈণ আছে। এক দল প্রের্য স্থার জোরের কাছে হার না মেনে থাকতে পারে না তারা কাপ্রের্য। আর এক দল আছে তারা সত্যিকার প্রের্য তাই তারা স্থার কাছে অসংশয়ে হার মেনেই নেয়; তারা অবিশ্বাস করতে জানেই না, কেননা তারা বড়ো। এই দেখো না আমার কত বড়ো স্বিধে, তোমাকে যখন খুশি ঠেকাতে পারি তুমি চোখ ব্বজে সব নাও।"

"সদ্ব কী পষ্ট পষ্ট তোমার কথাগ্রীল গো।"

"সে তোমারই গুণে কর্তা, সে তোমারই গুণে—।"

"এবারে কাজের কথাটা শ্ননে নাও— ওসব আলোচনা পরে হবে। এবারে একটা সরকারী কাজে তোমার সাহায্য চাই। নইলে আমার আর মান থাকে না। পর্নলিসের লোকরা নিশ্চয়ই জেনেছে, এই কাছাকাছি কোথায় এক জায়গায় একজন মেয়ে আছে। সেই এখানকার খবর কেমন করে পায় আর ওকে সাবধানে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে আছে। জাঁহাবাজ মেয়ে। ওরা বলছে সে এই পাড়ায়ই কোনো বিধবা মেয়ে। যেমন করে হোক তার সন্ধান নিয়ে তার সঙ্গে তোমাকে ভাব করতে হবে।"

সদ্ব বললে, "শেষকালে আমাকেও তোমাদের চরের কাজে লাগাবে। আচ্ছা তাই হবে, মেয়েকে দিয়ে মেয়ে ধরার কাজে লাগা যাবে, নইলে তোমার মুখ রক্ষা হবে না। আমি এই ভার নিল্ম। দ্বদিনের মধ্যে সমস্ত রহস্য ভেদ হয়ে যাবে।" "পরশ্ব হল শিবরাত্রি, খবর পেয়েছি অনিল ডাকাত সিশ্বেশ্বরী তলার

"পরশ্ব হল শিবরাত্র, খবর পেয়েছি আনল ডাকাত সিম্পেশ্বরী তলার মন্দিরে জপতপ করে রাত কাটাবে। তার মনে তো ভয়ডর কোথায়ও নেই। এদিকে ও ভারী ধার্মিক কিনা, ও মেয়েটা থাকবে তার কি রকম তান্ত্রিক মতের দ্বী হয়ে।"

"তোমরা পর্নলসের লোক আড়ালে আড়ালে থেকো, আমি ধরে দেব। কিন্তু রাত্রি একটার আগে যেয়ো না। তাড়াহ্রড়ো করলে সব ফস্কে যাবে।"

অমাবস্যার রাত, একটা বেজেছে। পায়ের জনুতো-খোলা দনুটো একটা লোক অন্ধকারে নিঃশব্দে এদিকে ওদিকে বেড়াচ্ছে। বিজয়বাবন মন্দিরের দরজার কাছে। একজন চুপি চুপি তাঁকে ইশারা করে ডাকলে, আস্তে আস্তে বললে, "সেই ঠাকর্নটি আজ মন্দিরের মধ্যে এসেছেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তিনি বিখ্যাত কোনো যোগিনী ভৈরবী। দিনের বেলা কারো চোখেই পড়েন না। রাত্রি একটার পর শনুনছি নটরাজের সঙ্গে তাঁর নৃত্য। একটা লোক দৈবাৎ দেখেছিল, সে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। হন্জনুর আমরা মন্দিরে গিয়ে ঐ ঠাকর্নের গায়ে হাত দিতে পারব না, এমন কি চোখে দেখতেও পারব না— এ বলে রাখছি। আমরা ব্যারাকে ফিরে যাব ঠিক করেছি। আপনি একলা যা পারেন করবেন।" একে একে তারা সবাই চলে গেল। নিঃশব্দ, বিজয়বাবন্ যত বড় একেলে লোক হোন না কেন, তাঁর যে ভয় করিছিল না একথা বলা যায় না। তাঁর বন্ক দ্রদ্বের করছে তখন। দরজার কাছ থেকে মেয়েলী গলায় গ্নন গ্নন আওয়াজ শোনা যাচছে—

"ধ্যায়েন্নিতাং মহে'গং রজতাগারিনিভং চার্চন্দ্রাবতংসং—" বিজয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ভাবলেন কী করা যায়। এক- সময়ে সাহসে ভর করে দিলেন দরজায় ধাক্কা, ভাগ্গা দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ মিটমিট করে জনলছে, দেখলেন শিবলিগের সামনে তাঁর স্থাী জোড়হাত করে বসে, আর অনিল এক পাশে পাথরের মুতির মতো দাঁড়িয়ে। নিজের স্থাীকে দেখে সাহস হোল মনে, বললেন— "সদ্ব, অবশেষে তোমার এই কাজ!"

"হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে, যাকে তোমরা এতদিন খুঁজে বেডাচ্ছ। নিজের পরিচয় দৈব বলেই আজ এসেছি এখানে। তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই একজন সত্যিকার পুরুষ দেখা দেয়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এ'দের একেবারে নিজীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এই সব স্কানতানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক। তোমার অগোচরে নানা কৌশলে এতদিন এই কাজ করে এসেছি। যাঁর কোনোও হক্তম কখনও ঠেলতে পারিনি, সকলের চেয়ে কঠিন আজকের এই হুকুম, এও আমাকে মানতে হবে। এই আমার দেবতাকে আজ তোমার হাতেই ছেডে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াব। জানি আমার চেয়ে বড রক্ষক তাঁর মাথার উপরে আছেন। দু, দিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী রক্ম নিন্দায় ভরে উঠবে তা আমি জানি। এই **लाञ्च**ना আমি মাথায় করে নেব। কখনো মনে কোরো না চাতরী করে তোমার স্থীকে বাঁচিয়ে এই মান্যকে আলাদা নালিশে জড়াতে পারবে। আমি চির্নাদন তাঁর পিছন পিছন থেকে শাস্তির শেষ পালা পর্যন্ত যাব। তুমি সূখে থেকো। তোমার ভয় নেই, ইচ্ছা করলেই তুমি নৃতন সন্পিনী পাবে। আর যা কর আমাকে দয়া কোরো না। আমার চেয়ে অনেক বডো যাঁরা তাঁদের তুমি তা কর নি। সেই নিষ্ঠ্রতার অংশ নিয়ে মাথা উ<sup>\*</sup>চু করেই আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব। প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে এই তোমাকে জানিয়ে গেলমে। এর পরে হয়তো আর সময় পাব না।"

সদূর কথায় বাধা দিয়ে অনিল বলে উঠল, "বিজয়বাব, আজ আমি ধরা দেব বলেই স্থির করে এসেছিলমে। আমার আর কোনো ভারনা নেই। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আপনি সদুর কথায় ভডকাবেন না। ও একটি অসাধারণ মেয়ে, জন্মেছে আমাদের দেশে, একেবারে খাপছাড়া সমাজে। খাব ভালো করেই চিনেছি আমি ওকে চিনি বলেই আপনাকে বলছি ও নিষ্কলঙক। যে কঠিন কর্তব্য আমরা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছি সেখানে ভালোবাসার কোন ফাঁক নেই, আছে কেবল আপনাকে জলাঞ্জলি দেওয়া। বিশ্বসংসারের লোক সদ্ব সম্বন্ধে কিচ্ছু জানবে না, আপনার কোনো ভয় নেই। ওকে নিয়ে আপনি মন্দিরের সুরঙ্গ পথ দিয়ে বাড়ি ফির্ন। আর আমি অন্য দিক থেকে প্রলিসের হাতে এখনন ধরা দিচ্ছি। এই সণ্ডেগ একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমাকে আপনারা বাঁধতে পারবেন না। রবি ঠাকুরের একটা গান আমার কণ্ঠস্থ— 'আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে'।" হঠাৎ গেয়ে উঠল বিদেশী গলায়, মন্দিরের ভিত থর থর করে কে'পে উঠল গলার জোরে। অবাক হয়ে গেলেন ইন্সপেক টারবাব,। "এই গান অনেকবার গেয়েছি, আবার গাইব, তার পরে চলব আফগানিস্থানের রাস্তা দিয়ে. যেমন করে হোক পথ করে নেব। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইল। আর পনর দিন পরে খবরের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে বের হবে, অনিল বিঞ্লবী পলাতক। আজ প্রণাম হাই।"

হঠাৎ বিজয়ের হাত কে'পে উঠল, টর্চটা মাটিতে পড়ে গেল হাত থেকে।

মনুখের উপরে দন্ই হাত চেপে বসে পড়লেন। প্রদীপটাও দমকা বাতাসে শেষ হয়ে গেছে আগেই।

প্রথম প্রকাশ : প্রবাসী ১৩৪৮ আষাঢ়

# প্রগতি-সংহার

এই কলেজে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা বরণ কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। এরা প্রায় সবাই ধনী ঘরের—এরা পয়সার ফেলাছড়া করতে ভালোবাসে। নানা রকম বাজে খরচ করে মেয়েদের কাছে দরাজ হাতের নাম কিনত। মেয়েদের মনে টেউ তুলত, তারা বৃক ফ্লিয়ে বলত, আমাদেরই কলেজের ছেলে এরা। সরস্বতী প্রজো তারা এমনি ধ্ম করে করত যে, বাজারে গাঁদাফ্লের আকাল পড়ে যেত। এ ছাড়া চোখ টেপাটেপি ঠাট্টা তামাশা চলেইছে। এই তাদের মাঝখানে একটা সংঘ তেড়েফ্ডেউঠে মেলামেশা ছারখার করে দেবার জো করলে।

সংঘের হাল ধরে ছিল স্বরীতি। নাম ছিল "নারীপ্রগতি-সংঘ"। সেথানে প্রব্যের ঢোকবার দরজা ছিল বন্ধ। স্বরীতির মনের জোরের ধাক্কায় এক সময়ে যেন প্রব্যবিদ্রোহের একটা হাওয়া উঠল। প্রব্যরা যেন বেজাত, তাদের সংগ জলচল বন্ধ। কদর্য তাদের ব্যাভার।

এবার সরস্বতী প্রজাতে কোনো ধ্রমধাম হল না। স্বীতি ঘরে ঘরে বিরে মেয়েদের বলেছে জাঁকজমকের হ্রেল্লাড়ে তারা যেন এক প্রসা না দের। স্বীতির স্বভাব খ্র কড়া, মেয়েরা তাকে ভয় করে। তাছাড়া নারীপ্রগতি সংঘে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে যে কোনো পালপার্বণে তারা কিছ্মাত্র বাজে খরচ করতে পারবে না। তার বদলে যাদের প্রসা আছে প্রজা-আর্চায় তারা যেন দের গ্রীব ছাত্রীদের বেতনসাহায্য বাবদ কিছ্ম-কিঞ্ছি।

ছেলেরা এই বিদ্রোহে মহা খাপ্পা হয়ে উঠল। বললে, তোমাদের বিয়ের সময় আমরা গাধার পিঠে বরকে চড়িয়ে র্যাদ না নিয়ে আসি, তবে আমাদের নাম নেই। মেয়েরা বললে, এ রকম জর্ভি গাধা একটার পিঠে আর একটার— আমাদের সংসারে কোনও কাজে লাগবে না। সে দর্ভি আমরা তোমাদের দরবারে গলায় মালা দিয়ে আর রক্তচন্দন কপালে পরিয়ে পাঠিয়ে দেব। তাদের আদর করে দলে টেনে নিয়ো। যাই হোক, এ কলেজে ছেলেতে মেয়েতে একটা ছাড়াছাড়ি হবার জোহল। ছেলেরা কেউ কাছে এসে কথা বলতে গেলেই মেয়েরা নাক তুলে বলতে আরম্ভ করলে এ বন্ধ গায়ে-পড়া। ছেলেদের কেউ কেউ মেয়েদের পাশে বসে সিগারেট খেত— এখন সেটা তাদের মর্খ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। ছেলেদের উপর রড় ব্যবহার করা ছিল যেন মেয়েদের আত্মগরিমা। কোনো ছেলে বাসে মেয়েদের জন্য জায়গা করে দিতে এগিয়ে এলে বিদ্রোহণী বলে উঠত— "এইটর্কু অনুগ্রহ করবার কী দরকার ছিল। ভিড়ের মধ্যে আমরা কারো চেয়ে স্বতন্থ অধিকারের স্ব্যোগ চাইনে।" ওদের সংঘের একটা বৃলি ছিল—ছেলেরা মেয়েদের বৃন্ধিতে কম। দৈবাৎ প্রায়ই পরীক্ষার ফলে তার প্রমাণ হতে

থাকত। কোনও পুরুষ যদি পরীক্ষায় তাদের ডিঙিয়ে প্রথম হত, তাহলে সে একটা চোখের জলের ব্যাপার হয়ে উঠত। এমন কি তার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত করা হয়েছে. স্পন্ট করে এমন নালিশ জানাতেও সংকোচ করত না। আগে ক্লাসে যাবার সময়ে মেয়েরা খোঁপায় দুটো ফুল গুজে যেত. বেশভ্যার কিছু না কিছু বাহার করত। এখন তা নিয়ে এদের সংঘে ধিক্ ধিক্ রব ওঠে। প্রেষের মন <u>जिल्लावात कना प्राराता माकर्त, भग्नना भत्रत, व जभ्रमान प्राराता जर्नकिन रेट्छ</u> করে মেনে নিয়েছে, কিন্তু আর চলবে না। পরনে বেরঙা খন্দর চলিত হল। স্বরীতি তার গয়নাগুলো দিদিমাকে দিয়ে বললে— "এগুলো তোমার দান খয়রাতে লাগিয়ে দিয়ো, আমার দরকার নেই, তোমার প্রাণ্য হবে।" বিধাতা যাকে যে রকম রূপ দিয়েছেন তার উপরে রঙ চড়ানো অসভ্যতা। এ সমস্ত মধ্য আফ্রিকায় শোভা পায়। মেয়েরা যদি তাকে বলত—"দেখ স্বর্গতি অত বাড়াবাড়ি করিসনে। রবি ঠাকুরের চিত্রাখ্গদা পড়েছিস তো? চিত্রাখ্গদা লড়াই করতে জানত, কিন্তু পরেষের মন ভোলাবার বিদ্যে তার জানা ছিল না, সেখানেই তার হার হল।" भूत সুরীতি জনলে উঠত বলত—"ও আমি মানি নে। এমন অপমানের কথা আর হতে পারে না।" এদের মধ্যে কোনো কোনো মেয়ের আত্মবিদ্রোহ দেখা দিল। তারা বলতে লাগল মেয়ে-পুরুষের এই রকম ঘেষাঘেষি তফাত করে দেওয়া এখনকার কালের উলটো চাল। বিরুদ্ধবাদিনীরা বলত, "পুরুষরা যে বিশেষ করে আমাদের সমাদর করবে, আমাদের চৌকি এগিয়ে দেবে, আমাদের রুমাল কুড়িয়ে দেবে. এই তো যা হওয়া উচিত। স্বরীতি তাকে অপমান বলবে কেন। আমরা তো বলি এই আমাদের সম্মান। পুরুষদের কাছ থেকে আমাদের সেবা আদায় করা চাই। একদিন ছিল যখন মেয়েরা ছিল সেবিকা—দাসী। এখন প্রের্বেরা এসে মেয়েদের স্তবস্তৃতি করে—এই সমাদর স্বরীতি যাই বলকে আমরা ছাডতে পারব না। এখন প্রেষ আমাদের দাস।" এই রকম গোলমাল ভিতরে ভিতরে জেগে উঠল। সকলের মধ্যে বিশেষ করে সলিলার এই নীরস ক্লাসের রীতি ভালো লাগত ना। रम धनौ घरतत राराः, वित्रक राय हाल राम मार्जिनाः य रेरतिकौ कलार्जा। এমনি করে দুটো একটি মেয়ে খসে যেতেও শুরু করেছিল, কিন্তু সুরীতির মন কিছ.তেই টলল না।

মেরেদের মধ্যে বিশেষত স্রীতির এই গ্মের ছেলেদের অসহ্য হয়ে উঠল। তারা নানা রকম করে ওর উপরে উৎপাত শ্রুর্করলে। গণিতের মাস্টার ছিলেন খ্র কড়া। তিনি কোনো রকম ছ্যাবলামি সহ্য করতেন না। তাঁরই ক্লাসে একদিন মহা গোলমাল বেধে গেল। স্রীতির ডেন্সেক তার বাপের হাতের অক্ষরে লেখা লেপাফা,— খ্লবামান্তই তার মধ্য থেকে একটা আরসোলা ফরফর করে বেরিয়ে এল। মহা চেচামেচি বেধে গেল। সে জন্তুটা ভয় পেয়ে পাশের মেয়ের খোঁপার উপরে আশ্রর নিলে। সে এক বিষম হাঁউমাউ কান্ড। গণিতের মাস্টার বেণীবাব্ খ্র কড়া কটাক্ষপাত করবার চেন্টা করতে লাগলেন, কিন্তু আরসোলার ফরফরানির উপরে তাঁর শাসন খাটবে কি করে? সেই চেচামেচিতে ক্লাসের মান রক্ষা আর হয় না। আর একদিন— স্রীতির নোট বইয়ের পাতায় পাতায় ছেলেরা নিস্য দিয়েছে ভরে— খ্র কড়া নিস্য। বইটা খ্লতেই ঘোরতর হাঁচির ছোঁয়াচে উৎপাত বেধে গেল। সে গালের পালের মেয়েদের নাকে ড্লে পড়ল। সকলকে নাকের জলে চোখের জলে করে দিলে। আর ঘন ঘন হাাঁচো শক্ষে পড়াশ্রনা বন্ধ হয় আর কি। মাস্টার আড়চোখে দেখেন— দেখে তাঁরও হাাস চাপা শস্ত হয়ে ওঠে।

একদিন রব উঠল কোনো মহারাজা কলেজ দেখতে আসবেন, বিশেষ করে মেরেদের ক্লাস। কানে কানে গ্লেব রটল— তাঁর এই দেখতে আসার লক্ষ্য ছিল বধ্ জোগাড় করা। একদল মেয়ে ভান করলে যে, তাদের যেন অপমান করা হছে। কিন্তু ওরই ভিতরে দেখা গেল সেদিনকার খোঁপায় কিছু দিশেপ কাজ—সেদিনকার পাড়ে কিছু রঙ। লোকটি তো যে সে নয়, সে ক্লোড়পতি। মেয়েদের মনের মধ্যে একটা হুড়োম্ডি ছিল সকলের আগে তাঁর চোখে পড়বার। তার পরে ক্লাস তো হয়ে গেল। একটা দ্ত এসে জানালে যে তাঁর পছন্দ ঐ স্রুরীতিকেই। স্রুরীতি জানে, এ রাজার তহবিলে অগাধ টাকার জােরে প্রুর্বজাতির সমন্ত নীচতা কােথায় তলিয়ে যায়। ভান করলে— এ প্রন্তাবে সে যে কেবল রাজি নয়, তা নয়; বরণ্ণ সে অপমানিত বােধ করছে। কেন না, মেয়েদের ক্লাস তো গাে-হাটা নয়, যে, ব্যবসায়ী এসে গাের বাছাই করে নিয়ে যাবে। কিন্তু মনে মনে ছিল আর একট্ই সাধ্যসাধনার প্রত্যাশা। ঠিক এমন সময়ে খবর পাওয়া গেল, মহারাজ তাঁর সমন্ত পার্গাড় টার্গাড় সমেত অন্তর্ধান করেছেন। তিনি বলে গিয়েছেন, বাঙালী মেয়েদের মধ্যে একটাকেও বাছাই করে নেবার যােগ্য তিনি দেখলেন না। এর চেয়ে তাঁদের পন্চিমের বেদের মেয়েরাও অনেক ভালা।

ক্লাস স্কুশ্ব মেয়েরা একেবারে জনলে উঠল, বললে— কে বলেছিল তাঁকে আমাদের এই অপমান করতে আসতে। সেদিন তাদের সাজসঙ্জার মধ্যে যে একট্কু কারিগারি দেখা গিয়েছিল, সেটা লঙ্জা দিতে লাগল। এমন সময়ে প্রকাশ পেল— মহারাজটি তাদেরই একজন প্রানো ছাত্র। বাপমায়ের বিষয় সম্পত্তি জনুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়ে সে খ্রুঁজে বেড়াচ্ছে টাকাওয়ালা মেয়ে। মেয়েদের মাথা হেণ্ট হয়ে গেল। স্বরীতি বার বার করে বলতে লাগল— সে একট্বুও বিশ্বাস করেনি। সে প্রথম থেকেই কেবল যে বিশ্বাস করেনি তা নয়, সে কলেজের প্রিন্সিপালকে এই পড়ার ব্যাঘাত নিয়ে নালিশ করতে পর্যক্ত তৈরী ছিল। হয় তো ছিল— কিন্তু তার তো কোনো দলিল পাওয়া গেল না।

এমনি করে একটার পর আর একটা উৎপাত চলতেই লাগল। এই সমস্ত উপদ্রবের প্রধান পাশ্ডা ছিল— নীহার।

একবার ডিগ্রি নিতে যাচ্ছিল যখন স্রীতি—তার পাশে এসে নীহার বললে,
— কী গো গরবিনী, মাটিতে যে পা পড়ছে না।

সর্বীতি মুখ বেণিকয়ে বললে—দেখ্ন আপনি আমার নাম নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। নীহার বললে— তুমি বিদ্যুষী হয়ে একে ঠাট্টা বল, এ যে বিশম্প ক্লাসিক্যাল সাহিত্য থেকে কোটেশন করা। এমন সম্মান কী আর কোনও নামে হতে পারে। আমাকে আপনার সম্মান করতে হবে না।

সম্মান না করে বাঁচি কী করে। হে বিকচ-কমলায়তলোচনা, হে পরিণত-শরচ্চন্দ্র-বদনা, হে স্মিত-হাস্য-জ্যোৎস্নাবিকাশিনী, তোমাকে আদরের নামে ডেকে যে তৃষ্ঠিতর শেষ হয় না।

দেখন, আপনি আমাকে রাস্তার মধ্যে যদি এ রকম অপমান করেন, আমি প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করব।

নালিশ করতে হয় কোরো— তবে অপমানের একটা সংজ্ঞা ঠিক করে দিয়ো। এর মধ্যে কোন্ শব্দটা অপমানের? বলতো আমি আরও চড়িয়ে দিতে পারি। বলব— হে নিখিল বিশ্ব-হৃদয়-উদ্মাদিনী—

রাগে লাল হয়ে স্বরীতি দ্রতপদে চলে গেল। তার পিছন দিকে একটা খ্ব

হাসির ধর্নন উঠল। ডাক পড়তে লাগল, ফিরে চাও হে রোষার্ণলোচনা, হে যৌবন-মদমন্ত-মাতিগ্রনী—

তার পরের দিনে ক্লাস আরম্ভ হবার মুখেই রব উঠল—হে সরস্বতী-চরণকমল-দলবিহারিণী গুঞ্জনমন্ত-মধুব্রতা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননী।

স্রীতি রেগে গিয়ে পাশের ঘরে স্ব্পারিশ্টেশ্ডেণ্ট গোবিন্দবাব্কে বললে— দেখ্ন, আমাকে কথায় কথায় অপমান করলে আমি থাকব না।

তিনি এসে বললেন ক্লাসের ছেলেদের,—তোমরা কেন ওকে এত উপদ্রব করছ।
নীহার বললে,—এ-কে কী উপদ্রব বলে। যদি কেউ নালিশ করতে পারে,
তবে প্র্ণচন্দ্রই করতে পারতেন যে তাকে আমি ঠাট্টা করেছি। আমাদের ক্লাসে
যোগেশ বলে—ওগ্লো বাদ দিয়ে শ্ব্ধ ওকে নিভাননা বললেই হয়, কেননা, কলমের
নিভের মতন স্বতীক্ষা ওর মুখ। শ্বনে বরং আমি বলেছিল্ম—ছি, এ রকম করে
বলতে নেই, ওঁরা হলেন বিদ্বুষী,—কথাটা চাপা দিয়েছিল্ম, কিন্তু প্র্ণচন্দ্রনিভাননাতে আমি তো দোষের কিছু দেখি নি।

ছেলেরা বললে,— আপনি বিচার করে দেখুন, আমরা মনের আনন্দে আউড়ে গিরেছিল্ম হে সরস্বতী-চরণকমলদলবিহারিণী, গুঞ্জনমন্ত-মধ্রতা। প্রথমত কথাটা নিন্দার নয়, দ্বিতীয়ত সেটা যে ওরই প্রতি লক্ষ্য করে বলা— এত বড় অহংকার ওর কেন হল? ঘরেতে আরো তো ছাত্রী আছে, তারা তো ছিল খ্নি।

স্পারিশ্টেশ্ডেণ্ট বললেন— অম্থানে অসময়ে এ রক্ম সম্ভাষণগ**্লো** লোকে পরিহাস বলেই নেয়। দরকার কী বলা।

দেখন সার—মন যখন উতলা হয়ে ওঠে, তখন কি সময় অসময়ের বিচার থাকে। তাছাড়া আমাদের এ সম্ভাষণ যদি পরিহাসই হয়, তাহলে তো এটা কেউ গায়ে না নিয়ে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন: আর আপনার কলেজে এত বড় বড় সব বিদ্বা— এ'রা কি পরিহাসের উত্তরে পরিহাস করতেও জানেন না। এ'দের দশত-রুচি-কৌম্দীতে কী হাসামাধ্রী জাগবে না। তাহলে আমরা সব তৃষিত সন্ধা-পিপাস্ব প্রব্যালনো বাঁচি কী করে।

এই রকম কথাকাটাকাটির পালা চলত যখন তখন। স্বরীতি অস্থির হয়ে উঠল— তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আর টেকে না। সে ঠাট্টা করতে জানে না, অথচ কড়া জবাব করবার ভাষাও তার আসে না। সে মনে মনে জনলে প্র্ড়ে মরে। স্বরীতির এই দ্বর্গতিতে দয়া হয় এমন প্রব্রুষও ছিল ওদের মধ্যে, কিন্তু তারা ঠাই পায় না।

আর একদিন হঠাৎ কী খেরাল গেল, যখন স্বরীতি কলেজে আসছিল, তখন রাস্তার ওপার থেকে নীহার তাকে ডেকে উঠল—হে কনকচম্পকদামগোরী। লোকটা পড়াশ্বনা করেছে বিস্তর—তার ভাষা শিখবার যেন একটা নেশা ছিল। যখন তখন অকারণে সংস্কৃত আওড়াত, তার ধ্বনিটা লাগত ভালো। পাঠ্য প্রস্তকের পড়ায় স্বরীতি তাকে এগিয়ে থাকত, ম্খম্থ বিদ্যের সে ছিল ওস্তাদ। কিন্তু পাঠ্যের বাইরে ছিল নীহারের প্রচুর পড়াশ্বনা। স্বরীতি একেবারে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে ছবটে গোবিন্দবাব্বর ঘরে গিয়ে বললে—রাস্তায় ঘাটে এ রকম সম্ভাষণ আমার সহা হয় না।

নীহার বললে— আমার অন্যায় হয়েছে। কাল থেকে ওকে বলব—মসীপ্রঞ্জিত-বর্ণা, কিল্ডু সেটা কী বন্ধ বেশি রিয়ালিস্টিক হরে না?

স্রীতি প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে গেল।

নীহারের চরিত্রে একটা নিরেট নিষ্ঠ্রতা ছিল। যথোপয**্ত ঘ্**ষ দিয়ে তবে সেটাকে শাশ্ত করা যেত। একথা সবাই জানে।

একদিন নীহার জাপানী খেলনা—কটকটে আওয়াজ করা কাঠের ব্যাং দিয়ে ছেলেদের পকেট ভার্ত করে আনলে। ঠিক যে সময়ে পেলটোর দার্শনিকতত্ত ব্যাখ্যা कत्रवात शाला এला— সমস্ত क्रार्स कर्षेकरे, कर्षेकरे भक्त शर्फ राजा। भक्ती ख কোথা থেকে হচ্ছে তা স্পণ্ট বোঝা শক্ত। সেদিন কটকটে ব্যাং-এর শব্দে প্লেটোর কণ্ঠ একেবারে ডবে গেল। শেষকালে খানাতল্লাসি করে দেখা গেল, দশটা কাঠের ব্যাং সূত্রীতির ভেস্কের ভিতরে। সে চীৎকার করে বলে উঠল—এ কখনো আমার নয়। অন্যরা কেউ আমার ডেম্কে দুট্টুমি করে ভরে রেখেছে। ছেলেরা মহা তেরিয়া হয়ে বলে উঠল— আমাদের উপর এ রকম অন্যায় দোষ দিলে আমরা সইতে পারব ना। এ तक्य ছেলেমান स्थि रथलवात भथ कथरना भ्रत्युखरमत रूटि भारत ना। এ সমস্ত মেয়েদেরই খ্রাকর ধর্ম। কিছ্বুক্ষণ ক্লাসঘর নীরব, তারপরে হঠাৎ অপর কোণ থেকে অল্ভূত শব্দ উঠল, একসঙ্গে সব ছেলেরা পা ঘষতে শাুরু করেছে সিমেণ্টের উপর। এতগুলো জুতো ঘষার শব্দে একটা উৎকট কনসাটের স্ভিট হল। ক্রমশ মাত্রা ছাড়িরে গেল, সারীতির পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা চলল না। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে রইল, এক সময়ে হঠাৎ দড়াম্ করে একটা শব্দ হওয়ার পর ছেলেরা উঃ হঃ শব্দে সানাইরের আওয়াজ নকল করতে লাগল। তখন স্কুরীতি বলে উঠল— সার, অনুগ্রহ করে ওদের গোলমাল করতে বারণ করবেন কী। আমরা এখানে পডতে এসেছি, কিল্ড সংগীত চর্চার জায়গা এটা নয়। যদি কারো ক্লাস कतरा रेट्ह ना रयु. जित क्रांम एहए हत्न याख्या छेहिछ। मुख्य मुख्य हार्तिक থেকে রব উঠল শেম শেম এবং লেফট রাইট মার্চ করতে করতে ছেলেরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেদিনকার মতো ক্লাস আর জমল না। মেয়েরা যখন ক্লাস থেকে বেরিয়ে কমনর মে বসেছে, একটি পিয়ন এসে খবর দিল— সুরীতিকে সেক্রেটারিবাব, ডেকেছেন। মেয়েরা সব কানাকানি করতে লাগল। স্বরীতি সেক্রেটারির ঘরে ঢুকে দেখলে সেখানে তাদের সেদিনকার প্রফেসার বসে আছেন আর নীহার পাশে দাঁড়িয়ে। সেক্রেটারি স্বরীতিকে বললেন—ছেলেরা নালিশ করেছে তোমার আজকের ব্যবহারে তারা অপমান বোধ করেছে। তোমার দিক থেকে যদি কিছু, বলবার থাকে रा विकास मुक्ती विकास निर्माल करा रा अरक मार्त्व मर्द्ध अपमानक निर्माण विकास मार्थिक स्थापन कर्म करा स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप ব্যবহার করল, আমাদের সঙ্গে অভদ্রতা করল, তাতে কি আমাদেরই অপমান হয় না। যাই হোক সেক্রেটারি ও প্রফেসার উভয় পক্ষের কথা শুনে বিবেচনা করে নীহারকে বললেন—সব দিক থেকে প্রমাণ হোলো ক্লাসে তুমিই প্রথম উৎপাত শুরু কর এবং তুমিই ছিলে দলের অগ্রণী। এক্ষেত্রে তোমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত।

নীহার বললে,— সার. আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়, তার চেয়ে অনুমতি দিন আমি কলেজ ছাডতে রাজি।

সেক্টোরি বললেন— তোমাকে সময় দিচ্ছি, ভালো করে ভেবে দেখো। সে তথাস্তু বলে খাতাপত্র নিয়ে উঠে পড়ল। সেদিন ক্লাসের শেষে ছেলেমেয়েরা বাইরে নেমে দেখলে, নোটিশ-বোর্ডে নোটিশ টাঙানো রয়েছে— আজ থেকে প্রজার ছর্টি আরম্ভ হল।

সলিলার সংগ নীহারের ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। সে নীহারকে প্রস্তাব করলে— তুমিও দার্জিলিংএ চলে এসো।, নীহার বললে— আমার বাপ তো তোমার বাপের মতো লক্ষপতি নয়। দার্জিলিংএ পড়াশ্বনা করি এমন শক্তি কোথায়? শ্বনে সে

মেয়ে বললে— আচ্ছা আমি দেবো তোমার খরচ। নীহারের এই গণে ছিল, তাকে যা দেওয়া যায়, তা পকেটে করে নিতে একট্বও ইতস্তত করে না। সে ধনী ছান্রীর খরচায় দার্জিলিংএ যাওয়াই ঠিক করলে।

এ দিকে যত অহংকারই স্বরীতির থাক, নীহারের মনের টান যে সলিলার দিকে সেটা তার মনে বাজল। নীহার ধনী মেয়ের আশ্রয়ে সারীতির প্রতি আরো বেশি যখন তখন যা-তা বলতে লাগল। সে বলত—পুরুষের কাছে ভদুতার দাবি করতে পারে সেই মেয়েরাই. যারা মেয়েদের স্বভাব ছার্ডেনি। পরে মের কাছ থেকে এই অনাদর সূরীতি ঘাড় বের্ণকয়ে অগ্রাহ্য করবার ভান করত, কিন্তু তার মনের ভিতরে এই নীহারের মন পাবার ইচ্ছাটা যে ছিল না, তা বলা যায় না। নীহার ধনী মেয়ের কাছ থেকে মাসহারা নিত, তাতে ছেলেরা কেউ কেউ ঈর্ষা করে ও কেউ কেউ ঘূণা করে নীহারকে বলত ঘরজামাই। নীহার তা গ্রাহাই করত না। তার দরকার ছিল প্রসার। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ফিরপোর দোকানে বন্ধ,দের নিয়ে পিকনিক করবার খরচ চলত এবং নানাপ্রকার শোখিন ও দরকারী জিনিসের সরবরাহ সূসাধ্য হয়ে উঠত, ততদিন পর্যন্ত সেই মেয়ের আগ্রিত হয়ে থাকতে তার কিছুমার সংকোচ হত না। দরকার হলেই নীহার সলিলার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাত। এই যে তার একজন পরে যে পোষ্য ছিল, তার প্রতিভার উপর সলিলার খবে বিশ্বাস ছিল। মনে করেছিল এক সময়ে নীহার একটা মুহত নাম করবে। সমস্ত বিশেবর কাছে তার প্রতিভার যে একটা অকৃণ্ঠিত দাবি আছে. নীহার সেটার আভাস দিতে ছাড়ত না, সলিলাও তা মেনে নিত।

সলিলা দাজিলিংএ থাকতে থাকতেই এক সময়ে তার ডবল নিমোনিয়া হল, চিকিৎসার ব্রুটি হল না. কিন্তু যমদ্তকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। মৃত্যু হোলো সলিলার। শেষ পর্যন্ত নীহার তাকিয়ে ছিল হয়তো উইলে তার নামে কিছু দিয়ে যাবে। কিন্তু তার কোনও চিহা মিলল না, তখন সলিলার উপরে বিষম রাগ হল। বিশেষত যখন সে শ্রুল, সলিলা তার দাসীকে দিয়ে গিয়েছে একশো টাকা, তখন সে সলিলাকে ধিকার দিয়ে বলে উঠল—কী রকম নীচতা, ইংরেজীতে যাকে বলে 'মীননেস'। যে মেয়েকে নীহার স্তব করে বলত জগাখাত্রী—পর্বুষ পালনের পালা তিনি সাঙ্গ করে নীহারকে নৈরাশ্যের ধাকা দিয়ে চলে গোলেন। দাজিলিংএর খরচ আর তো চলে না, আবার নীহার ফিরে এল সেই কলকাতার মেসে। ছেলেরা একদফা খুব হাসাহাসি করে নিলে। নীহারের তাতে গায়ে বাজত না। ওর আশা ছিল দ্বিতীয় আর একটি জগাখাত্রী জনুটে যাবে। একজন বিখ্যাত উড়িয়া গনংকার তাকে গনে বলেছিল কোনও বড়ো ধনী মেয়ের প্রসাদ সে লাভ করবে। সেই গণনা-ফলের দিকে উৎস্কুকচিত্তে সে তাকিয়ে রইল। জগাখাত্রী কোন্ রাস্তা দিয়ে যে এসে পড়েন, তাতো বলা যায় না। অত্যন্ত টানাটানির দশায় পড়ে গেল।

দার্জিলিং-ফেরত নীহারকে হঠাৎ কলেজে দেখে স্ক্রীতিও আশ্চর্য হয়ে গেল, বললে— আপনি হিমালয় থেকে ফিরলেন করে?

নীহার হেসে বললে,— ওগো সীমন্তিনী, কিছ্র হাওয়া খেয়ে আসা গেল, কালিদাস বলেছেন 'মন্দাকিনী-নিঝ'রশীকরাণাং বোঢ়া মৃহ্রঃ কম্পিতদেবদার্র'। ঐ দেবদার্র চেয়ে ঢের বেশি কাঁপিয়ে দিয়েছিল বাঙলা দেশের রোগা হাড়, এই দেখো না কম্বল জড়িয়ে ভূটিয়া সেজে এসেছি।

স্রীতি হেসে বললে, কেন সাজ তো মন্দ হয়নি— আর আপনার চেহারাও

তো দেখাচ্ছে ভালো, ভূটিয়া বকুর সাজসঙ্জাতে আপনাকে ভালো মানিয়েছে।

নীহার বললে, খ্রীশ হল্ম, এখন তো আর শীতের থেকে রক্ষা পাবার কথা ভাবতে হবে না, এখন কী দিয়ে তোমাদের চোখ ভোলাব এইটেই হচ্ছে সমস্যা, সেটা আরো শক্ত কথা।

স্বরীতি—তা চোখ ভোলাবার দরকার কী, প্রের্থ মান্থের সহায়তা করে তার বিদ্যে, তুমি জান তো তোমার মধ্যে তার অভাব নেই।

নীহার—এইটে তোমাদের ভুল। নিউটন বলেছিলেন, তিনি জ্ঞানসমুদ্রের নুড়ি কুড়িয়েছেন। আমি তো কেবলমাত্র বাল্বর কণা সংগ্রহ করেছি।

স্বীতি—বাস্রে এবার পাহাড় থেকে দেখছি তুমি অনেকখানি বিনয় সংগ্রহ করে এনেছ. এ তো তোমার কখনো ছিল না।

নীহার—দেখো এ শিক্ষা আমার স্বয়ং কালিদাসের কাছ থেকে, যিনি বলেছেন—
"প্রাংশ,লভ্যে ফলে লোভাদ, দ্বাহ, রিব বামনঃ।"

স্রীতি— এই সব সংস্কৃত শেলাকের জনালায় হাঁপিয়ে উঠলন্ম, একটন বিশন্ধ বাঙলা বলো।

এর মধ্যে আশ্চর্মের কথা এই যে, সলিলার মৃত্যুর উল্লেখমান্তও সে করল না।
এদিকে ক্লাসের ঘণ্টার শব্দে দ্বজনকে দ্রত চলে যেতে হল, কিল্তু সংস্কৃত
শেলাকগ্রলো স্বরীতির মনের ভিতরে দেবদার্বর মতোই মৃহ্বুম্হ্র কম্পিত হতে
লাগল। সে দেখেছে আজকাল নীহারের ঠাট্টা আর সংস্কৃত শেলাক আওড়ানো
অন্য মেয়েরা খ্রব পছন্দ করে। তারা তাই নিয়ে ওকে প্রশংসা করে, তাই সেও
ব্বেছে ওতে পরিহাসের কড়া স্বাদ নেই। সেইজন্য ইদানীং নীহারের হঠাং
সংস্কৃত আব্যত্তিকে ভালো লাগবার চেষ্টা করত।

এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটল যাতে ছাত্রছাত্রীদের মিলেমিশে কাজ করবার একটা স্বযোগ হোলো। সর্বন ইউনিভার্সিটির একজন ভারত-প্রত্নতত্ত্বিদ্ পণ্ডিত আসবেন কলকাতা ইউনিভার্সিটির নিমন্ত্রণে। ছেলেমেয়েরা ঠিক করেছিল পথের মধ্যে থেকে তারাই তাঁকে অভ্যর্থনা করার গৌরব সর্বপ্রথমে লুটে নেবে। আগেভাগে অধ্যাপকের কাছে গিয়ে তাঁকে ওদের প্রগতি সংঘের নিমন্ত্রণ জানালে। তিনি ফরাসী সৌজন্যের আতিশয্যে এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিলেন। তার পরে কে তাঁর অভিনন্দন পাঠ করবে, সেটা ওরা ভালো করে ভেবে পাচ্ছিল না। কেউ বলছিল সংস্কৃত ভাষায় বলবে, কেউ বলছিল ইংরেজী ভাষাই যথেণ্ট, কিন্তু তা কারো মনঃপতে হোলো না। ফরাসী পণ্ডিতকে ফরাসী ভাষায় সম্মান প্রকাশ করাই উপযুক্ত ঠিক করল, কিন্তু করবে কে? বাইরের লোক পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাতে তো সম্মান রক্ষা হয় না। এমন সময়ে নীহাররঞ্জন বলে উঠল— আমার উপরে যদি ভার দাও, আমি কাজ চালিয়ে নিতে পারব এবং ভালো রকমেই পারব। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল, যাদের নীহাররঞ্জনের উপর বিশেষ টান, তারা বললে— দেখা যাক না। সুরীতির বিশেষ আপত্তি, সে বললে,— একটা ভাঁড়ামি रुख উঠবে। দলের মেয়েরা বললে— আমরা বিদেশী, যদি বা আমাদের ভাষায় কিংবা বক্ততায় কোনও এনটি হয়, তা ফরাসী অধ্যাপক নিশ্চয়ই হাসিমনুখে মেনে নেবেন। ওঁরা তো আর ইংরেজ নন, ইংরেজরা বিদেশীদের কাছ থেকেও নিজেদের আদবকায়দার স্থলন সইতে পারেন না, এমন ওদের অহংকার। কিন্তু ফরাসীদের তা নয়, বরণ্ড যদি কিছু অসম্পূর্ণ থাকে সেটা হেসে গ্রহণ করবে। দেখা যাক না—নীহাররঞ্জনের বিদ্যের দৌড় কতদূর। শুনেছি ও ঘরে বসে বসে ফরাসী

পড়ার চর্চা করে। নীহাররঞ্জানের বাড়ি চন্দননগরে; প্রথম বয়সে ফরাসী স্কুলে তার বিদ্যাশিক্ষা, সেখানে ওর ভাষার দখল নিয়ে খ্ব খ্যাতি পেয়েছিল, এ সব কথা ওর কলকাতার বন্ধ্ব মহল কেউ জানত না। যা হোক সে তো কোমর বে ধে দাঁড়াল। কী আশ্চর্য— অভিনন্দন যখন পড়ল, তার ভাষার ছটায় ফরাসী পশ্ডিত এবং তাঁর দ্বুএকজন অন্বচর আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন—এ রকম মার্জিত ভাষা ফ্রান্সের বাইরে কখনো শোনেননি। বললেন,—এ ছেলেটির উচিত প্যারিসে গিয়ে ডিগ্রি অর্জন করে আসা। তারপর থেকে ওদের কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীতে ধন্য ধন্য রব উঠল, বললে—কলেজের নাম রক্ষা হল এমন কি কলকাতা ইউনিভার্সিটিকেও ছাডিয়ে গেল খ্যাতিতে।

এরপরে নীহারকে অবজ্ঞা করা কারো সাধ্যের মধ্যে রইল না। নীহারদা. নীহারদা গ্রন্থানতে কলেজ মুর্খারত হয়ে উঠল। প্রগতি সংঘের প্রথম নিয়মটা আর টেকে না। পুরুষদের মন ভোলাবার জন্য রঙিন কাপড়চোপড় পরা ওরা ত্যাগ করেছিল। সব প্রথমে সে নিয়মটি ভাঙল স্কুরীতি, রঙ লাগাল তার আঁচলায়। আগেকার বিরুম্ধ ভাব কাটিয়ে নীহাররঞ্জনের কাছে ঘেষতে তার সংকোচ বোধ হতে লাগল কিন্ত সে সংকোচ ব্রিঝ টে'কে না। দেখলে অন্য মেয়েরা সব তাকে ছাডিয়ে যাছে। কৈউ বা ওকে চা-এ নিমল্রণ করছে, কেউ বা বাঁধানো টেনিসন এক সেট লাকিয়ে ওর ডেম্কের মধ্যে উপহার রেখে যাচ্ছে, কিন্তু সারীতি পড়ছে পিছিয়ে। একজন মেয়ে নীহারকে যখন নিজের হাতের কাজ-করা স্বন্দর একটি টোবল-ঢাকা দিলে তখন সুরীতির প্রথম মনে বি'ধল, ভাবল আমি যাদ এই সব মেয়েলী শিল্পকার্যের চর্চা করতাম। সে যে কোনোদিন স্কুচের মুখে সুতো পরায়নি, কেবল বই পড়েছে। সেই তার পাণ্ডিত্যের অহংকার আজ তার কাছে थाটো হয়ে যেতে লাগল। কিছু একটা করতে পারত্ম যেটাতে নীহারের চোথ ভুলতে পারত, সে আর হয় না। অন্য মেয়েরা তাকে নিয়ে কত সহজে সামাজিকতা করে। স্বরীতির খুব ইচ্ছে, সেও তার মধ্যে ভরতি হোতে পারত যদি, কিন্তু কিছাতেই থাপ খায় না। তার ফল হোলো এই—তার আত্মনিবেদন অন্য মেয়েদের চেয়েও আরো যেন জোর পেয়ে উঠল। সে নীহারের জন্য কোনো অছিলায় নিজের কোনো একটা ক্ষতি করতে পারলে কৃতার্থ হত। একেবারে প্রগতি সংঘের পালের হাওয়া বদলে গেল। অন্য মেয়েরা ক্রমে নিয়মমতোভাবে তাদের পডাশুনায় লেগে গেল, কিন্তু স্বরীতি তা পেরে উঠল না। একদিন ডেন্ফের উপর থেকে দৈবাং নীহারের ফাউপ্টেন পেনটি মেঝের উপরে গডিয়ে পড়েছিল, সর্বাগ্রে সেটা সে তুলে ওকে দিলে। এর চেয়ে অবর্নাত স্বরীতির আর কোনোদিন হয়নি। একদিন নীহার বক্ততায় বলেছিল,— তার মধ্যে ফরাসী নাট্যকারের কোটেশন ছিল,— সব স্কুনর জিনিসের একটা অবগ্রুপ্তন আছে, তার উপরে পর্ব্বদূর্ণির হাওয়া লাগলে তার সৌকুমার্য নন্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে মেয়েরা যে পারতপক্ষে পরুর্বদের কাছে দেখা দিত না, তার প্রধান কারণ এই যে, দেখা দেওয়ার স্বারা মেয়েদের মল্যে কমে যায়। তাদের কমনীয়তার উপরে দাগ পড়তে থাকে। অন্য মেয়েরা এই কথা নিয়ে বিরুশ্ধ তকে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা বললে,—এমনতরো করে ঢেকে ঢুকে কমনীয়তা রক্ষা করবার চেণ্টা করা অত্যন্ত বিভূদ্বনা। সংসারে প্রেষ-স্পর্শ কী স্ত্রী, কী প্রেষ সকলেরই পক্ষে সমান আবশ্যক। আশ্চর্য এই, আর কেউ নয়, স্বয়ং স্বরীতি উঠে নীহারের কথার সমর্থন করলে। এই এক সর্বনের ধার্কায় তার চালচলন সম্পূর্ণ বদলে যাবার জো হোলো। এখন সে পরামর্শ নিতে যায় নীহারের কাছে। যথন শেক্সপীয়রের নাটক সিনেমাতে দেখানো হয়, তখন তাও কি মেয়েরা কোনো পরেষ অভিভাবকের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসতে পারে না। নীহার কড়া হরুকুম জারি করলে— তাও না। কোনোক্রমে নিয়মের ব্যতিক্রম হোলে নিয়ম আর রক্ষা করা যায় না।

প্রত্যেকবারেই স্করীতি ভালো কিছ্ব দেখবার থাকলে সিনেমাতে যেত। এখন তার কী হল! এত বড়ো আত্মত্যাগ তো কল্পনা করা যায় না, এমন কি আজকালকার দিনে যে সামাজিক নিমল্যণে স্ত্রীপ্রের্ষের একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া চলত, সেখানে সে যাওয়া ছেড়ে দিলে। সনাতনীরা খ্ব তার প্রশংসা করতে লাগল। প্রগতি সংঘ থেকে সে নিজেই আপনার নাম কাটিয়ে নিলে।

স্বাতি চাকরি নেবে, নীহারের অন্মতি চাইল, স্কুলে প্রায় ছাত্র খ্ব ছোটো বয়সের হোলেও তাদের পড়ানো চলে কি না।

নীহার বললে.—না. তাও চলে না।

তার ফল হল সে অর্ধেক মাইনে দ্বীকার করে মাস্টারি নিয়ে বললে— তার বাকী বেতন থেকে ছেলেদের আলাদা পড়াবার লোক রাখা হোক। স্কুলের সেক্রেটারিবাব, অবাক্। সুরীতির মনের টান ক্রমশ দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। এক সময়ে কোনো রক্ম করে আভাস দিয়েছিল তাদের বিয়ে হোতে পারে কি না। একদিন যে-সমাজের নিয়মকে সূরীতি মানত না, সেই সমাজের নিয়ম অনুসারে শুনতে পেল— ওদের বিয়ে হোতে পারে না কোনোমতেই। অথচ এই পুরুষের আন্ত্রগত্য রক্ষা করে চিরকাল মাথা নিচু করে চলতে পারে তাতে অপরাধ নেই. কেন না বিধাতার সেই বিধান। প্রায়ই সে শ্বনতে পেত—নীহারের অবস্থা ভালো নয়, পড়বার বই তাকে ধার করে পড়তে হয়। তখন স্বরীতি নিজের জলপানি থেকে ওকে যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগল। নীহারের তাতে কোন লজ্জা ছিল না। মেয়েদের কাছ থেকে পরুরুষদের যেন অর্ঘ্য নেবার অধিকার আছে। অথচ তার বিদ্যার অভিমানের অন্ত ছিল না। একবার একটি কলেজে বাঙলা অধ্যাপকের পদ খালি ছিল। স্বরীতির অন্বরোধে নীহারকে সে-পদে গ্রহণ করবার প্রস্তাবে অনুকলে আলোচনা চলছিল। তাতে নীহারের নাম নিয়ে কমিটিতে এই আলোচনায় তার অহংকারে ঘা লাগল। স্বরীতি নীহারকে বললে—এ তোমার অন্যায় অভিমান। স্বয়ং ভাইসরয় নিযুক্ত করবার সময়েও কার্ডান্সলের মেম্বারদের মধ্যে তা নিয়ে কথাবাতা চলে। নীহার বললে—তা হোতে পারে, কিন্তু আমাকে যেখানে গ্রহণ করবে সেখানে বিনা তর্কেই গ্রহণ করবে। এ না হলে আমার মান বাঁচবে না। আমি বাংলা ভাষায় এম.এ.-তে সব প্রথম পদবী পেয়েছি। আমি অমন করে কমিটি থেকে ঝাঁট দিয়ে নেওয়া পদ নিতে পারব না। এ পদ যদি নিত তাহলে সুরীতির কাছ থেকে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন চলে যেত নীহারের। পদকে সে অগ্রাহ্য করলে কিন্তু এই প্রয়োজনকে না। স্বরীতির জলখাবার প্রায় বন্ধ হয়ে এল, বাড়ির লোকে ওর ব্যবহারে এবং চেহারায় অত্যন্ত **উদ্বি**ণন হয়ে উঠল। ছেলেবেলা থেকেই ওর শরীর ভালো নয়; তার উপরে এই কণ্ট করা— এ তপস্যা কার জন্য, সে কথা যখন তারা ধরতে পারলে তখন তারা নীহারকে গিয়ে বললে—হয় তুমি একে বিবাহ করো, নয় এর সংগ ত্যাগ করো।

নীহার বললে— বিবাহ করা তো চলবেই না; আর ত্যাগের কথা আমাকে বলছেন কেন, সংগ ইচ্ছে কর্লেই তো তিনি ত্যাগ করতে পারেন, আমার তাতে কিছ্মাত্র আপত্তি নেই। স্বরীতি সে কথা জানত, সে জানত নীহারের কাছে তার কোনো মল্যেই নেই নিজের স্বিধাট্বকু ছাড়া। সেই স্বিধাট্বকু বন্ধ হোলে তাকে অনায়াসে পথের কুকুরের মতো খোদিয়ে দিতে পারে। এ জেনেও যত রকমে পারে স্বিধে দিয়ে, বই কিনে দিয়ে, নতুন খন্দরের থান তাকে উপহার দিয়ে যেমন করে পারে তাকে এই স্ববিধা স্বার্থবন্ধনে বেধে রাখলে। অন্য গতি ছিল না বলে এই অসম্মান স্বরীতি স্বীকার করে নিলে।

এক সময়ে মফঃশ্বলে বেশী মাইনের প্রিল্সিপালের পদ পেয়েছিল। তথন তার কেবল এই মনের ভিতরে বাজত, আমি তো খ্ব আরামে আছি কিন্তু তিনি তো ওখানে গরীবের মতো পড়ে থাকেন এ আমি সহ্য করব কী করে? অবশেষে একদিন বিনা কারণে কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় অলপ বেতনে এক শিক্ষয়িয়ীর পদ নিলে। সেই বেতনের বারো আনা যেত নীহাররঞ্জনের পেট ভরাতে, তার শথের জিনিস কিনে দিতে। এই ক্ষতিতেই ছিল তার আনন্দ। সে জানত মন ভোলাবার কোনো বিদ্যে তার জানাই ছিল না। এই কারণেই তার ত্যাগ এমন অপরিমিত হয়ে উঠল। এই ত্যাগেই সে অন্য মেয়েদের ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। তা ছাড়া আজকাল উলটো প্রগতির কথা সে ক্রমাগত শ্বনে আসছে যে মেয়েরা প্রব্যের জন্য ত্যাগ করবে আপনাকে এইটাই হচ্ছে বিধাতার বিধান। প্রব্যের জন্য যে-মেয়ে আপনাকে না উৎসর্গ করে সে মেয়েই নয়। এই সমস্ত মত তাকে পেয়ে বসল।

কলকাতায় যে বাসা সে ভাডা করল খুব অলপ ভাডায়— স্যাতসেতে, রোগের আদ্যা। তার ছাদে বের হবার জো নেই— কলতলায় কেবলই জল গড়িয়ে পড়ছে। তার উপরে যা কখনো জীবনে করেনি, তাই করতে হোলো— নিজের হাতে রাম্না করতে আরম্ভ করল। অনেক বিদ্যে তার জানা ছিল, কিন্ত রামার বিদ্যে সে কখনো শেখেনি। যে অখাদ্য অপথ্য তৈরী হোত তা দিয়ে জোর করে পেট ভরাত। কিন্তু স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পডল। মাঝে মাঝে কাজ কামাই করতে বাধ্য হল ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে। এত ঘন ঘন ফাঁক পডত কাজে যে অধ্যক্ষরা তাকে আর ছুটি মঞ্জুর করতে পারলেন না। তখন ধরা পডল ভিতরে ভিতরে তাকে ক্ষয় রোগে ধরেছে। বাসা থেকে তাকে সরানো দরকার। আত্মীয় স্বজনরা মিলে তাকে একটা প্রাইভেট হাসপাতালে ভরতি করে দিলে। কেউ জানত না কিছু, টাকা তার গোপনে সঞ্চিত ছিল, সেই টাকা থেকেই তার বরান্দ মতন দেয় নীহারের কাছে গিয়ে পেণছত। নীহার সব অবস্থাই জানত তব্ব তার প্রাপ্য বলে এই টাকা সে অনায়াসে হাত পেতে নিতে লাগল অথচ একদিন হাসপাতালে সূত্রীতিকে দেখতে যাবার অবকাশ সে পেত না। স্বরীতি উৎসক্র হয়ে থাকত জানলার দিকে কান পেতে কিন্তু কোনও পরিচিত পায়ের ধর্নন কোনোদিন কানে এল না। অবশেষে একদিন তার টাকার থলি নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে তার চব্য আজ্ঞানবেদন।

#### প্রথম প্রকাশ:

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৮

# সংযোজন

েশষ দুটি গলপ শুধুমাত খসড়া। কবি এদের পূর্ণাঙগ রূপ দিয়ে যেতে পারেন নি।

# ভিখারিণী

### প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশ্মীরের দিগল্তব্যাপী, জলদন্পশাঁ শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র কুটীরগ্মলি আঁধার আঁধার ঝোপ্ঝাপের মধ্যে প্রচ্ছর। এখানে সেখানে শ্রেণীবন্ধ ব্ক্ষছায়ার মধ্য দিয়া একটি দুইটি শীর্ণকায়, চঞ্চল, ক্রীড়াশীল নিঝার গ্রাম্য কুটীরের চরণ সিন্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগ্মলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া, এবং বৃক্ষছাত ফাল ও পত্রগম্লিকে তরঙেগ তরঙেগ উলট্পালট্ করিয়া নিকটন্থ সরোবরে ল্টাইয়া পড়িতেছে। দ্রব্যাপী, নিস্তর্গ্গ সরসী, লাজ্মক উষার রক্তরাগে, স্মের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তর-বিন্যুত মেঘ-মালার প্রতিবিশ্বে. প্রিমার বিগলিত জ্যোৎসনাধারায় বিভাসিত হইয়া শৈল-লক্ষ্মীর বিমল দপণের ন্যায় সমসত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে। ঘন-বৃক্ষবেণ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রাড়ে আঁধারের অবগ্রন্থন পরিয়া প্রথিবীর কোলাহল হইতে একাকী ল্বকাইয়া আছে। দ্রের দ্রের হরিং শস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বিসয়া অরণের ম্রয়মাণ কবি বউ-কথাকও মর্মের বিষয় গান গাহিতেছে। সমসত গ্রামটি যেন একটি কবির স্বন্ধ।

এই গ্রামে দুইটি বালক বালিকার বড়ই প্রণয় ছিল। দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া গ্রামাশ্রীর ক্রোড়ে খেলিয়া বেড়াইত, বকুলের কুঞ্জে কুঞ্জে দুইটি অঞ্চল ভরিয়া ফুল তুলিত, শুকতারা আকাশে ডুবিতে না ডুবিতে, উষার জলদ-মালা লোহিত হইতে না হইতেই সরসীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া ছিল্ল কমল দুটির ন্যায় পাশাপাশি সাঁতার দিয়া বেড়াইত। নীরব মধ্যাহে ফিনগ্ধ তর্মুচ্ছায়-শৈলের সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়া ষোড়শ বষীয়ে অমরসিংহ ধীর মদেল স্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, দুর্দানত রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ পাঠ করিয়া ক্রোধে জর্বলিয়া উঠিত, দশমব্যীয়া ক্মলদেবী তাহার মুখের পানে স্থির হরিণ-নেত্র তুলিয়া নীরবে শুনিত, অশোকবনে সীতার বিলাপ-কাহিনী শানিয়া পক্ষ্য-রেখা অশ্রুসলিলে সিক্ত করিত। ক্রমে গগনের বিশাল প্রাণ্গণে তারকার দীপ জর্বলিলে, সন্ধ্যার অন্ধকার-অণ্ডলে জোনাকি ফ্রটিয়া উঠিলে, দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিত। কমলদেবী वर्ष जिल्लानिनौ हिल, क्रिट ठाराक किन्दू वीलल एम जमतीमश्टरत वरक मूथ ল্কাইয়া কাঁদিত, অমর তাহাকে সান্ত্রনা দিলে, তাহার অগ্রভল মুছাইয়া দিলে, আদর করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোল চুম্বন করিলে বালিকার সকল যন্ত্রণা নিভিয়া যাইত: প্রথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না, কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল, আর স্নেহময় অমর্সিংহ ছিল, তাহারাই বালিকাটীর অভিমান, সান্ত্রনা ও ক্রীডার স্থল।

বালিকার পিতা গ্রামের মধ্যে সম্ভান্ত লোক ছিলেন; রাজ্যের উচ্চপদম্থ কর্মচারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, এবং সম্ভামের সন্দার চুন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া কমল গ্রামের বালিকাদের সহিত কথনো মিশে নাই, বাল্যকাল হইতে তাহার সাধের সঙ্গী অমরসিংহের সহিত খেলিয়া বেড়াইত। অমরসিংহ সেনাপতি অজিতসিংহের পত্তে, অর্থ নাই কিন্তু উচ্চবংশজাত, এই নিমিত্ত কমল ও অমরের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পত্তের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয় কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র ভাল নয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।

কমলের পিতার মৃত্যু হইল, ক্লমে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ধীরে ধীরে নল্ট হইয়া গেল, ক্লমে তাঁহার প্রস্তর-নিমিতি অট্টালিকাটি আন্তেত আন্তেত ভাঙিগয়া গেল, ক্লমে তাঁহার পারিবারিক সম্ভ্রম অলেপ অলেপ বিনল্ট হইল এবং ক্লমে তাঁহার রাশি রাশি বন্ধ্ব একে একে সরিয়া পাড়ল। অনাথা বিধবা জীর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষাদ্র কুটীরে বাস করিলেন। সম্পদের স্ব্যুময় স্বর্গ হইতে দার্ল দারিদ্রো নিপতিত হইয়া বিধবা অত্যন্ত কন্ট পাইতেছেন। সম্ভ্রম রক্ষা করিবার উপায় দ্বে থাক্ জীবন রক্ষারও কোন সম্বল নাই, আদ্রিণী কন্যাটি কি করিয়া দারিদ্রা-দ্বঃখ সহ্য করিবে? স্নেহময়ী মাতা ভিক্ষা করিয়াও কমলকে কোন মতে দারিদ্রোর রৌদ্র ভোগ করিজে দেন নাই।

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে, বিবাহের আর দুই এক সংতাহ অবশিষ্ট আছে, অমর গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে কমলকে তাহার ভবিষ্যুৎ জীবনের কত কি স্থেষর কাহিনী শ্বনাইত; বড় হইলে দুই জনে ঐ শৈল-শিখরে কত খেলা খেলিবে, ঐ সরসীর জলে কত সাঁতার দিবে, ঐ বকুলের কুঞ্জে কত ফ্বল তুলিবে, চুপি চুপি গম্ভীরভাবে তাহারি পরামর্শ করিত। বালিকা অমরের মুখে তাহাদের ভবিষ্যুৎ ক্রীড়ার গলপ শ্বনিয়া আনন্দে উৎফ্রেল্ল হইরা বিহ্বল নেত্রে অমরের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। এইর্পে ষখন এই দুইটি বালক-বালিকা কলপনার অস্ফ্রট জ্যোৎস্নাময় স্বর্গে খেলা করিতেছিল তথন রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল যে রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেনানায়ক অজিতসিংহ যুদ্ধে যাইবেন এবং যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পুত্র অমর্রসংহকেও সংগে লইবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শৈল-শিখরের বৃক্ষচ্ছায়ায় অমর ও কমল দাঁড়াইয়া আছে। অমরসিংহ কহিতেছেন "কমল! আমি ত চলিলাম এখন রামায়ণ শুনিবি কার কাছে?" বালিকা ছলছল নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিল। "দেখ কমল এই অস্ত্রমান সূর্য আবার কাল উঠিবে কিন্তু তোর কুটীর-দ্বারে আমি আর আঘাত দিতে যাইব না, তবে বলু দেখি আর কাহার সহিত খেলা করিবি?" কমল কিছুই কহিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল। অমর কহিল— "সখি! যদি তোর অমর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে,"— কমল ক্ষ্মদ্র বাহ্ম দর্মিতে অমরের বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "আমি যে তোমাকে ভালবাসি অমর, তুমি মরিবে কেন?" অশ্রুসলিলে বালকের নেত্র ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "কমল. আয়, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, আজ এই শেষ বার তোকে কুটীরে পে ছাইয়া দিই।" দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া কুটীরের অভিমুখে চলিল। গ্রামের বালিকারা জল তুলিয়া গান গাইতে গাইতে গ্রহে ফিরিয়া আসিতেছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অলক্ষিত ভাবে একটির পর আর একটি পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া সারা হইতেছে. আকাশময় তারকা ফর্টিয়া উঠিল। অমর কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই অভিমানে কমল কুটীরে গিয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমর পিতার সহিত সেই রাদ্রেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিল, গ্রামের শেষ প্রান্তের শৈলিশিখরোপরি উঠিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, শৈলগ্রাম জ্যোৎস্নালোকে ঘুমাইতেছে, চণ্ডল নির্মারিণী নাচিতেছে, ঘুমানত গ্রামের সকল কোলাহল স্তম্থ, মাঝে মাঝে দুই একটি রাখালের গানের অস্ফুট স্বর গ্রামশৈলের শিখরে গিয়া মিশিতেছে! অমর দেখিল, কমলদেবীর লতাপাতার্বেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটীরটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঘুমাইতেছে, ভাবিল ঐ কুটীরে হয়ত এতক্ষণে শ্নাহ্রদয়া মর্মানগীড়তা বালিকটি উপাধানে ক্ষুদ্র মুখখানি লুকাইয়া নিদ্রাশ্ন্য নেত্রে আমার জন্য কাঁদিতেছে। অমরের নেত্র অপ্রুতে প্রিয়া গেল। অজিতসিংহ কহিলেন, "রাজপ্রত বালক! যুদ্ধয়াত্রার সময় কাঁদিতেছিস্!" অমর অপ্রু মুছিয়া ফেলিল।

শীতকাল। দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে, গাঢ় অন্ধকারময় মেঘরাশি উপত্যকা, শৈলশিখর, কুটীর, বন, নিঝার, হ্রদ, শস্যক্ষেত্র একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অবিশ্রান্ত বরফ পডিতেছে, তরল ত্যারে সমস্ত শৈল আচ্ছন হইয়াছে, প্রহীন শীর্ণ বৃক্ষ সকল শ্বেত মুস্তকে স্তুম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান: দার্ণ তীর শীতে হিমালয় গিরিও যেন অবসন্ন হইয়া গিয়াছে. এই শীত-সন্ধ্যার বিষয় অন্ধকারের মধ্য দিয়া, গাঢ় বাষ্পময় স্তম্ভিত মেঘরাশি ভেদ করিয়া একটি স্লান মুখ্যী ছিল্লবসনা দরিদ্র-বালিকা অশুমেয় নেত্রে শৈলের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে. ত্বারে পদতল প্রস্তরের ন্যায় অসাড হইয়া গিয়াছে. শীতে সমস্ত শ্রীর কাঁপিতেছে, মূখ নীলবর্ণ, পাশ্ব দিয়া দুই একটি নীরব পান্থ চলিয়া যাইতেছে, হতভাগিনী কমল কর্মণ নেত্রে এক এক বার তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেছে, কি বলিতে গিয়া বলিতেছে না, আবার অশ্র-সলিলে অণ্ডল সিম্ভ করিয়া ত্যার-স্তরে পদচিক্ত অভিকত করিতেছে। কুটীরে রুপনা মাতা অনাহারে শ্যাগত, সমস্ত দিন বালিকা এক মুন্টিও আহার করিতে পায় নাই. প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, সাহস করিয়া ভীতিবিহনলা বালা কাহারো কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে নাই, বালিকা কখনো ভিক্ষা করে নাই, কি করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় জানে না, কাহাকে কি বলিতে হয় জানে না; আল্কালত কুন্তলরাশির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র কর্বণ মুখখানি দেখিলে, দার্বণ শীতে কম্পমান তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহখানি দেখিলে পাষাণ্ড বিগলিত হইত। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভত হইল, নিরাশ বালিকা ভণ্ন হৃদয়ে শ্ন্য অণ্ডলে কুটীরে ফিরিয়া যাইতেছে; কিন্তু অসাড় পা আর উঠে না, অনাহারে দূর্বল, পথ্রুমে ক্লান্ত, নিরাশায় মিয়মাণ, শীতে অবসন্ন বালিকা আর চলিতে পারে না, অবশ হইয়া পথ-প্রান্তে তুষার-শয্যায় শুইয়া পড়িল, শ্রীর ক্রমে আরো অবসন্ন হইতে লাগিল, বালিকা বুরিল ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া তুষারে চাপা পড়িয়া মরিবে, মাকে প্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যোড হস্তে কহিল, "মা ভগবতি, আমাকে মারিয়া ফেলিও না, আমাকে রক্ষা কর, আমি মরিলে যে আমার মা কাঁদিবে, আমার অমর কাঁদিবে!" ক্রমে বালিকা অচেতন হইয়া পড়িল, কমল আল্বলিত কুল্তলে, শিথিল অণ্ডলে তুষারে অর্ধমণনা হইয়া বৃক্ষচ্যুত মলিন ফুলটির মত পথ-প্রান্তে পড়িয়া রহিল। তুষারের উপর তুষার পড়িতে লাগিল, বালিকার বক্ষের উপর তুষারের কণা পড়িতেছে ও গলিতেছে, এবং ক্রমে জমিয়া যাইতেছে। এই আঁধার রান্ত্রিতে একজন পান্থও পথ দিয়া যাইতেছে না। বৃদ্টি পড়িতে লাগিল, রাত্রি বাডিতে লাগিল, বরফ জমিতে লাগিল, বালিকা একাকিনী শৈলপথে পডিয়া রহিল।

### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমলের মাতা ভান কটীরে রোগশয্যায় শয়ান, জীর্ণ গৃহ ভেদ করিয়া শীতের বাতাস তীব্রবেগে গ্রহে প্রবেশ করিতেছে। বিধবা তৃণশ্য্যায় শুইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন: গৃহ অন্ধকার প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই কমল প্রাতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে এখনো ফিরিয়া আসে নাই, ব্যাকল বিধবা প্রত্যেক পদ-শব্দে কমল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। কমলকৈ খাজিবার জন্য বিধবা কতবার উঠিতে চেণ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই, কত কি আশৎকায় আকল হইয়া মাতা দেবতার নিকট কাত্র ক্রন্সনে প্রার্থনা করিয়াছেন, অশ্রজলে কতবার কহিয়াছেন, "আমি হতভাগিনী, আমার মরণ হইল না কেন? কখনো ভিক্ষা করিতে জানে না যে বালিকা, তাহাকেও আজ অনাথার মত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইতে হইল? ক্ষুদ্র বালিকা অধিক দূর চলিতে পারে না, সে এই অন্ধকারে, ত্যারে, ব্রাঘ্টতে কি করিয়া বাঁচিবে?" উঠিতে পারেন না অথচ ক্মলকে দেখিতে পাইতেছেন না, বিধবা বক্ষে করাঘাত করিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। দুই-একজন প্রতিবাসী, বিধবাকে দেখিতে আসিয়াছিল, বিধবা তাহাদের চরণ জড়াইয়া সজল নয়নে কাতর ভাবে মিনতি করিলেন, "আমার পথ-হারা কমল কোথায় ঘুরিয়া বেডাইতেছে, একবার তাহাকে খুর্জিতে যাও!" তাহারা কহিল, "এই ত্যারে, অন্ধকারে আমরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারি না।" বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "একবার যাও, আমি অনাথ দরিদ্র, অর্থ নাই, তোমাদের কি দিব বল। ক্ষুদ্র বালিকা, সে পথ চিনে না, সে আজ সমসত দিন কিছু খায় নাই, তাহাকে মাতার ক্রোডে আনিয়া দেও, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন!" কেই শ্রনিল না, সে বৃষ্টিবজ্রে কে বাহির হইবে? সকলেই নিজ নিজ গুহে ফিরিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া দূর্বল বিধবা ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন, নিজীব ভাবে শ্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল, বিধবা চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণম্বরে কহিলেন, "কমল, মা, আইলি?" একজন বাহির হইতে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কে আছে?" গৃহ হইতে কমলের মাতা উত্তর দিলেন। সে শাখাদীপ\* হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং কমলের মাতাকে কি কহিল, শুনিবামাত্র বিধবা চীংকার করিয়া মুছিত হইয়া পড়িলেন।

## ভৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে তুষার-ক্রিণ্ট কমল রুমে রুমে ৫েচনলাভ করিল, চক্ষ্ম মেলিয়া চাহিল, দেখিল, একটি প্রকাণ্ড গ্রহা, ইতস্ততঃ বৃহৎ শিলাখণ্ড বিক্রিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধ্য় মেঘে গ্রহা প্র্ণ ; সেই মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোক-দীপ্ত কতকগ্মিল কঠোর শমশ্রুপ্রণ মূখ কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার, কুপাণ প্রভৃতি নানাবিধ অস্থ্য লম্বিত আছে, কতকগ্মিল সামান্য গার্হস্থ্য উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্রিপত। বালিকা সভয়ে চক্ষ্ম নিমীলিত করিল। আবার চক্ষ্ম মেলিয়া চাহিল, একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে

পার্বতা লোক চীড় ব্লেকর শাখা জ্বালাইয়া মশালের ন্যায় ব্যবহার করে।

তুমি ?" বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহ, ধরিয়া সবেগে নাড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তই?" কমল ভীতি-কম্পিত মৃদুম্বরে কহিল, "আমি কমল!" সে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সন্ধ্যার দুর্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতেছিলে কেন?" বালিকা আর থাকিতে পারিল না. কাঁদিয়া উঠিল, অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আজু আমার মা সমুহত দিন আহার করিতে পান নাই"—সকলে হাসিয়া উঠিল, তাহাদের নিষ্ঠার অট্রাস্যে গাহা প্রতিধর্নিত হইল, বালিকার মাথের কথা মাথে রহিয়া গেল, কমল সভয়ে চক্ষ্ম মুদ্রিত করিল, দস্যুদের হাস্য বছ্রধ্বনির ন্যায় বালিকার বক্ষে গিয়া বাজিল, সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমাকে আমার মায়ের কাছে লইয়া যাও!" আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে তাহার বাসম্থান, পিতামাতার নাম প্রভৃতি জানিয়া লইল, অবশেষে একজন কহিল, "আমরা দস্য, তুই আমাদের বন্দিনী, তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি সে যদি নিধারিত অর্থ নিদিপ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।" কমল কাঁদিয়া কহিল, "আমার মা অর্থ কোথায় পাইবেন? তিনি অতি দরিদ্র; তাঁহার আর কেহ নাই; আমাকে মারিও না, আমাকে মারিও না. আমি কাহারো কিছা করি নাই।" আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। কমলের মাতার নিকট একজন দতে প্রেরিত হইল। সে গিয়া কহিল, "তোমার কন্যা বিদ্দনী হইয়াছে, আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি আসিব, যদি পাঁচশত মন্ত্রা দিতে পার তবে মুক্ত করিয়া দিব, নচেৎ তোমার কন্যা নিশ্চিত হত হইবে।" এই সংবাদ শ্রনিয়াই কমলের মাতা মৃছিত হইয়া পডেন।

দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়? একে একে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, বিবাহ হইলে কমলকে দিবেন বলিয়া কতকগুলি অলঙকার রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেগ্নীল বিক্রয় করিলেন, তথাপি নিদিশ্টি অর্থের চতুর্থাংশও হইল না। আর কিছুই নাই, অবশেষে বক্ষের বস্ত্র মোচন করিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত স্বামীর একটি অংগ্রবীয়ক রাখিয়া দিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, সূখ হউক, দুঃখ হউক, দারিদ্রাই বা হউক, কখনো সেটি ত্যাগ করিবেন না, চিরকাল বক্ষের মধ্যে न्यूकारेशा রাখিবেন: মনে করিয়াছিলেন, এই অগ্রুরীয়কটি তাঁহার চিতানলের সংগী হইবে, কিন্তু অশ্রুময়-নেত্রে তাহাও বাহির করিলেন। সে অংগুরীটিও যখন তিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার বুকের এক একখানি অম্থিও ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু কেহই কিনিতে চাহল না। অবশেষে বিধবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন যায়, কিল্তু নিদিশ্টি অর্থের অর্ধেকও সংগ্রীত হয় নাই। আজ সেই দস্য আসিবে, আজ যদি তাহার হস্তে অর্থ দিতে না পারেন তবে বিধবার সংসারের যে একমাত্র বন্ধন আছে তাহাও ছিল্ল হইবে। কিন্ত অর্থ পাইলেন না. ভিক্ষা করিলেন, দ্বারে দ্বারে রোদন করিলেন, সম্পদের সময় যাহারা তাঁহার ম্বামীর সামান্য অন্টের ছিল, তাহাদের নিকটও অঞ্চল পাতিলেন কিন্ত নিদি ছি অথেরি অধেকিও সংগ্রীত হইল না।

ভয়বিহনলা কমল গ্রহার কারাগারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। সে ভাবিতেছে তাহার অমর্রসিংহ থাকিলে কোন দ্বর্ঘটনা ঘটিত না, অমর্রসিংহ যদিও বালক কিন্তু সে জানিত অমর্রসিংহ সুকলই করিতে পারে। দস্যুরা তাহাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া যায়, দস্যুদের দেখিলেই সে ভয়ে অগুলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিত; এই

অন্ধকার কারাগ্রে, এই নিষ্ঠ্র দস্মৃদিগের মধ্যে একজন য্বা ছিল। সে কমলের প্রতি তেমন কর্কশ ভাবে ব্যবহার করিত না, সে ব্যাকুল বালিকাকে স্নেহের সহিত কত কি কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কমল ভয়ে কোন কথারই উত্তর দিত না, দস্মৃ কাছে সরিয়া বাসিলে সে ভয়ে আড়ণ্ট হইয়া যাইত। ঐ য্বাটি দস্মৃপতির প্র, সে একবার কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দস্মুর সহিত বিবাহ করিতে কি তাহার কোন আপত্তি আছে? এবং মাঝে মাঝে প্রলোভন দেখাইত যে, যদি কমল তাহাকে বিবাহ করে তবে সে তাহাকে মৃত্যুম্থ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু ভীর্ কমল কোন কথারই উত্তর দিত না। একদিন গেল, ও দ্বই দিন গেল, বালিকা সভরে দেখিল দস্মুরা মদ্যপান করিয়া ছ্বরিকা শানাইতেছে।

এদিকে বিধবার গৃহে দস্দুদের দৃত প্রবেশ করিল, বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল, অর্থ কোথার? বিধবা ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছ্ম অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সকলি দস্দুর পদতলে রাখিয়া কহিলেন, "আমার আর কিছ্মই নাই, যাহা কিছ্ম ছিল সকলি দিলাম, এখন তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি আমার কমলকে আনিয়া দেও।" দস্দু সে মনুলাগ্মলি সক্রোধে ছড়াইয়া ফেলিয়া কহিল, "মিথ্যা প্রতারণা করিয়া পার পাইবি না, নির্দিণ্ট অর্থ না দিলে নিশ্চয় আজি তোর কন্যা হত হইবে, তবে চলিলাম, আমাদের দলপতিকে বলিয়া আসি যে নির্দিণ্ট অর্থ পাইবে না, তবে এখন নর-শোণিতে মহাকালীর প্রজা দেও।" বিধবা কত মিনতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, কিছ্মতেই দস্দুর পাষাণ-হদয় গলাইতে পারিলেন না। দস্ম গমনোদ্যত হইলে কহিলেন, "যাইও না, আর একট্ম অপেক্ষা কর, আমি আর একবার চেণ্টা করিয়া দেখি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

### চতর্থ পরিচ্ছেদ

মোহনলালের সহিত কমলের বিবাহের প্রশ্তাব হয়, কিন্তু তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে মোহন মনে মনে কিছু ক্রুম্থ হইয়া আছে। কমলের সম্দ্র ব্তান্ত মোহনলাল প্রাতেই শ্রনিতে পাইয়াছিলেন, এবং তংক্ষণাং কুলপ্ররোহিতকে ডাকাইয়া শীঘ্র বিবাহের উত্তম দিন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

গ্রামের মধ্যে মোহনের ন্যায় ধনী আর কেহ ছিল না, আকুল বিধবা অবশেষে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহন উপহাসের স্বরে হাসিয়া কহিলেন, "একি অপূর্ব ব্যাপার। এতদিনের পর দরিদ্রের কুটীরে যে পদার্পণ হইল?"

বিধবা— "উপহাস করিও না, আমি দরিদ্র, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।"

মোহন— "কি হইয়াছে?" বিধবা আদ্যোপান্ত সমুস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা আমাকে কি করিতে হইবে?"

বিধবা— "কমলের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।"

মোহন— "কেন, অমরসিংহ এখানে নাই?" বিধবা উপহাস ব্নিকতে পারিলেন, কহিলেন, "মোহন, যদি বাসম্থান অভাবে আমাকে বনে বনে প্রমণ করিতে হইত, অনাহারে ক্ষ্ধার জনালায় যদি পাগল হইয়া মরিতাম, তথাপি তোমার কাছে একটি তৃণও প্রার্থনা করিতাম না। কিন্তু আজ যদি বিধবার একমাত্র ভিক্ষা প্র্ণ না কর, তবে তোমার নিষ্ঠ্রতা চিরকাল মনে থাকিবে।"

মোহন— "আইস, তবে তোমাকে একটি কথা বলি! কমল দেখিতে কিছু মন্দ নহে, আর তাহাকে যে আমার পছন্দ হয় নাই এমনও নহে, তবে তাহার সহিত আমার বিবাহের আর ত কোন আপত্তি দেখিতেছি না। তোমার কাছে ঢাকিয়া কি করিব, বিনা কারণে ভিক্ষা দিবার মত আমার অবস্থা নহে।"

বিধবা— "অগ্রেই যে অমরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" মোহন কিছা উত্তর না দিয়া হিসাবের খাতা খালিয়া লিখিতে বসিলেন. যেন কেইই ঘরে নাই, যেন কাহারো সহিত কিছা কথা হয় নাই। এদিকে সময় বহিয়া যায়, দসা আছে কি গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "মোহন, আর আমাকে যক্তাণ দিও না, সময় অতীত হইতেছে।"

মোহন— "রোস, কাজ সারিয়া ফেলি।" অবশেষে যদি বিধবা, বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে সমসত দিনে কাজ সারা হইত কিনা সন্দেহস্থল। বিধবা মোহনলালের নিকট অর্থ লইয়া দস্ত্রকে দিলেন, সে চলিরা গেল। সেই দিনই ভয়ে আশংকায় ব্রুতা হরিণীটির ন্যায় বিহ্বলা বালিকা মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল, এবং তাঁহার বাহ্বপাশে ম্বখগানি প্রচ্ছন্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত করিল। কিন্তু অভাগিনী বালিকা এক দস্ত্র হস্ত হইতে আর এক দস্তুর হস্ত পড়িল।

কত বংসর গত হইয়া গৈল, যুদ্ধের অণিন নির্বাপিত হইয়াছে। সৈনিকেরা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। বিধবা সংবাদ পাইলেন যে, অজিতসিংহ হত ও অমর কারাবন্ধ হইয়াছেন। কিল্ফু কন্যাকে এ সংবাদ শুনান নাই।

মোহনের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া গেল। মোহনের ক্রোধ কিছুমার নিব্ত হইল না। তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বিবাহ করিরাই তৃপত হয় নাই। সে নির্দোষী অবলা বালার প্রতি অনর্থক পীড়ন করিত; কমল মাত্রোড়ের সিনপ্র-স্নেহচ্ছায়া হইতে এই নিষ্ঠ্র কারাগ্রে আসিয়া অত্যন্ত কণ্ট পাইতেছে, অভাগিনী কাঁদিতেও পায় না। বিন্দুমার অপ্রন্ন নেত্রে দেখা দিলে মোহনের ভংসনার ভয়ে ব্রুত হইয়া মঞ্ছিয়া ফেলিত।

### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

শৈল-শিখরের নিজ্কলঙ্ক তুষার-দর্পণের উপর উষার রক্তিম মেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। ঘ্রুমন্ত বিধবা দ্বারে আঘাত শ্বনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দ্বার খ্বলিয়া দেখিলেন, সৈনিক বেশে অমর্রসংহ দাঁড়াইয়া আছেন। বিধবা কিছুই বলিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন। অমর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কমল কোথার?" শ্বনিলেন স্বামীর আলয়ে। মৃহ্তের্ব জন্য স্তশিভত হইয়া রহিলেন। তিনি কত কি আশা করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন কতদিনের পর দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন; ঘৃদ্ধের উন্মন্ত র্বিটকা হইতে প্রণয়ের শান্তিময় স্নিশ্বনীড়ে ঘুমাইতে যাইতেছেন; তিনি যখন অতর্কিত ভাবে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবেন, তখন হর্ষবিহ্বলা কমল ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বাল্যকালের স্থময় স্থান সেই শৈল-শিখরের উপর বিসয়া কমলকে ঘৃদ্ধ গৌরবের কথা শ্বনাইবেন, অবশেষে কল্পের সহিত বিবাহ-স্ত্রে আবন্ধ হইয়া প্রণয়ের কুস্মুম-কুঞ্জে সমুহত জীবন সূথের ক্পেনায় যে

কঠোর বন্ধ্র পড়িল তাহাতে তিনি দার্ণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু মনে তাঁহার যতই তোলপাড় হইয়াছিল, প্রশান্ত মুখগ্রীতে একটিমাত্র রেখাও পড়ে নাই।

মোহন কমলকে তাহার মাতৃ-আলয়ে রাখিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। পঞ্জনশ বর্ষ বয়সে কমল-প্রুপকলিকাটি ফর্টিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কমল একদিন বকুল বনে মালা গাঁথিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই, দ্র হইতেই শ্না মনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর একদিন সে বাল্যকালের খেলেনাগর্লে বাহির করিয়াছিল, আর থেলিতে পারিল না, নিরাশার নিশ্বাস ফেলিয়া সেগর্লি তুলিয়া রাখিল; অবলা ভাবিয়াছিল যে, যদি অমর ফিরিয়া আসে তবে আবার দ্রইজনে মালা গাঁথিবে, আবার দ্রইজনে খেলা করিবে। কতকাল তাহার বাল্য-সখা অমরকে দেখিতে পায় নাই, মর্মপৌড়িতা কমল এক একবার যক্ত্রণায় অপ্রির হইয়া উঠিত। এক একদিন রাত্রিকালে গ্রে কমলকে কেহ দেখিতে পাইত না, কমল কোথায় হায়াইয়া গিয়াছে, খর্লজয়া খর্লজয়া অবশেষে তাহার বাল্যের ফ্রীড়া-স্থল সেই শৈল-শিখরের উপর গিয়া দেখিত, শ্লান-বদনা বালিকা অসংখ্য তারা-খচিত অনন্ত আকাশের পানে নেত্র পাতিয়া আল্যুলিত কেশে শাইয়া আছে।

কমল মাতার জন্য, অমরের জন্য কাঁদিত বালিয়া মোহন বড়ই রুষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাইয়া ভাবিয়াছিল যে, দিনকতক অর্থাভাবে কণ্ট পাক্ত, তাহার পরে দেখিব কে কাহার জন্য কাঁদিতে পারে।

মাতৃ-ভবনে কমল লুকাইয়া কাঁদে। নিশীথ-বায়ুতে তাহার কত বিষাদের নিশ্বাস মিশাইয়া গিয়াছে, বিজন-শয্যায় সে যে কত অশুবারি মিশাইয়াছে, তাহা তাহার মাতা একদিনও জানিতে পারেন নাই। একদিন কমল হঠাং শ্বনিল তাহার অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার কতদিনকার কত কি ভাব উর্থালয়া উঠিল। অমর্রাসংহের বাল্যকালের মুখখানি মনে পড়িল। দার্ণ যল্গায় কমল কতক্ষণ কাঁদিল। অবশেষে অমরের সহিত সাক্ষাং করিবার নিমিত্ত বাহির হইল।

সেই শৈল-শিখরের উপরে, সেই বকুলতর,ছারায় মর্মাহত অমর বসিয়া আছেন। এক একটি করিয়া ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত জ্যোৎস্না রাত্রি, কত অন্ধকার সন্ধ্যা, কত বিমল উষা অস্ফর্ট স্বশ্নের মত তাঁহার মনে একে একে জাগিতে লাগিল। সেই বাল্যকালের সহিত তাঁহার ভবিষ্যুৎ জীবনের অন্ধকারময় মর্ভূমির তুলনা করিয়া দেখিলেন, সঙ্গী নাই, সহায় নাই, আশ্রয় নাই, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহ তাঁহার মর্মের দৃর্খে শ্রনিয়া মমতা প্রকাশ করিবে না, অনন্ত আকাশে কক্ষাছিল্ল জন্বলন্ত ধ্মকেতুর ন্যায়, তরঙ্গাকুল অসীম সম্বদ্রের মধ্যে কটিকা-তাড়িত একটি ভন্ন ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়, একাকী নীরব সংসারে উদাস হইয়া বেডাইবেন।

ক্রমে দ্র গ্রামের কোলাহলের অস্ফর্ট ধর্নি থামিয়া গেল, নিশীথের বায়্র আঁধার বকুল-কুঞ্জের পত্র মর্মারিত করিয়া বিষাদের গশ্ভীর গান গাহিল। অমর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, শৈলের সম্যুক্ত শিখরে একাকী বসিয়া দ্র-নির্করের মৃদ্র বিষপ্প ধর্নি, নিরাশ হদয়ের দীঘনিশ্বাসের ন্যায় সমীরণের হ্-হ্ন শব্দ. এবং নিশীথের মর্মাভেদী একতানবাহী যে একটি গশ্ভীর ধর্নি আছে তাহাই শ্নিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, অন্ধকারের সম্বদ্ধ-তলে সম্মত্ত জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে, দ্রুম্থ শ্মশানক্ষেত্রে দ্রুই-একটি চিতানল জর্বলিতেছে, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যান্ত নীরন্ধ দত্দিভত মেযে আকাশ অন্ধকার। সহসা শ্নিলেন উচ্ছ্র্মিত দ্বরে কে কহিল "ভাই অমর"—এই অমৃত্ব্যর, স্কেহ্ময়, স্বণন্ময় স্বর শ্নিরা

তাঁহার স্মৃতির সমৃদ্র আলোজিত হইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিলেন কমল। মৃহ্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া বাহ্নপাশে তাঁহার গলদেশ বেন্টন করিয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিল "ভাই অমর"— অচল-হৃদয় অমরও অন্ধকারে অশুর্বিন্দ্রিসর্জন করিলেন, আবার সহসা চকিতের ন্যায় দ্রে সরিয়া গেলেন। কমল অমরকে কত কি কথা বলিল, অমর কমলকে দ্রুই একটি উত্তর দিলেন। সরলা আসিবার সময়ে যের্প উৎফ্ল্ল-হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল, যাইবার সময় সেইর্প মিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। কমল ভাবিয়াছিল, সেই ছেলেবেলাকার অমর ফিরিয়া আসিয়াছে, আর আমি সেই ছেলেবেলাকার কমল, কাল হইতে আবার খেলা করিতে আরুভ করিব। যদিও অমর মর্মের গভীরতলে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কমলের উপর ক্রুন্ধ হন নাই বা অভিমান করেন নাই। তাঁহার জন্য বিবাহিতা বালিকার কর্তব্য কর্মে বাধা না পড়ে এই নিমিত্ত তিনি তাহার প্রদিন কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

বালিকার স্কুমার হৃদয়ে দার্ণ বজু পড়িল; অভিমানী কতদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, এতদিনের পর সে বাল্য-সথা অমরের কাছে ছর্টিয়া গেল, অমর কেন তাহাকে উপেক্ষা করিল? কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। একদিন তাহার মাতাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, কিছু, কাল রাজ-সভার আড়ম্বর-রাশির মধ্যে থাকিয়া সেনাপতি অমরসিংহ পর্ণ-কুটীর-বাসিনী ভিখারিণী ক্ষুদ্র বালিকাটিকে ভূলিয়া যাইবেন তাহাতে অসম্ভব কি আছে? এই কথায় দরিদ্র বালিকার অন্তর্তম দেশে শেল বি'ধিয়াছিল। অমরসিংহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিল মনে করিয়া কমল কণ্ট পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুল্পিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণ-রেণ্রুরও যোগ্য নহি, তবে তাঁহাকে ভাই বলিব কোন্ অধিকারে, তাঁহাকে ভালবাসিব কোন্ অধিকারে, আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তাঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিব? সমস্ত রাগ্রি কাঁদিয়া কাটিয়া যায়, প্রভাত হইলেই সেই শৈল-শিখরে উঠিয়া ম্রিয়মাণ বালিকা কত কি ভাবিতে থাকে, তাহার মর্মের নিভূত তলে যে বাণ বিন্ধ হইয়াছিল তাহা যদিও সে মমে ই ল কাইয়া রাখিয়াছিল, প্রিবীর কাহাকেও দেখায় নাই, তথাপি ঐ মর্মে লক্কোয়িত বাণ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের শোণিত ক্ষয় করিতে লাগিল। বালিকা আর কাহারো সহিত কথা কহিত না মৌন হইয়া সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি ভাবিত, কাহারো সহিত মিশিত না, হাসিত না, কাঁদিত না; এক একদিন সন্ধ্যা হইলেও দেখা যাইত, পথ-প্রান্তের বৃক্ষতলে মলিন ছিল্ল অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দীন-হীন কমল বসিয়া আছে। বালিকা ক্রমে দ্বর্বল ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, আর উঠিতে পারে না; বাতায়নে একাকিনী বসিয়া থাকিত, দেখিত, দূর শৈল-শিখরের উপর বকুল-পত্র বায়্মভরে কাঁপিতেছে। দেখিত, রাখালেরা সন্ধ্যার সময় উদাস-ভাবোদ্দীপক সুরে মুদু, মুদু, গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিধবা অনেক চেণ্টা করিয়াও বালিকার কণ্টের কারণ ব্রিকতে পারেন নাই এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতেও পারেন নাই। কমল নিজেই ব্রিকতে পারিত যে, সে মৃত্যুর পথে অগুসর হইতেছে, তাহার আর কোন বাসনা ছিল না, কেবল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত যে, মরিবার সময় যেন অমরকে দেখিতে পাই। কমলের পীড়া গ্রেত্র হইল। মূছরি পর মূছর্য হইতে লাগিল, শিয়রে

বিধবা নীরব, কমলের গ্রাম্য-সভিগ্নী বালিকারা চারি ধার ঘিরিরা দাঁড়াইরা আছে। দিরদ্র বিধবার অর্থ নাই ধে, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। মোহন দেশে নাই, এবং দেশে থাকিলেও তাহার নিকট হইতে কিছন আশা করিতে পারিতেন না। তিনি দিবারাহি পরিশ্রম করিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া কমলের পথ্যাদি যোগাইতেন। চিকিৎসকদের দ্বারে দ্বারে দ্রমণ করিয়া ভিকা চাহিতেন যে তাহারা কমলকে একবার দেখিতে আসন্ক। অনেক মিনতিতে চিকিৎসক কমলকে আজ রাত্রে দেখিতে আসিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্থকার রাত্রের তারাগ্রাল ঘোর নিবিড মেঘে ডবিয়া গিয়াছে বজের ঘোরতর গর্জন শৈলের প্রত্যেক গ্রেহায় গ্রহায় প্রতিধর্বনিত হইতেছে, এবং অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষা চকিতছটো শৈলের প্রত্যেক শ্রেণ শ্রেণ আবাত করিতেছে, মুষল ধারায় বুণি পডিতেছে, প্রচণ্ড বেগে ঝটিকা বহিতেছে, শৈল-বাসীরা অনেক দিন এরপ ঝড় দেখেন নাই। দরিদ্র বিধবার ক্ষাদ্র কুটীর টলমল করিতেছে, জীর্ণ চাল ভেন করিয়া বৃষ্টিধারা গ্রহে প্রবাহিত হইতেছে. এবং গ্রসাশের্ব নিম্প্রভ প্রদীপশিখা ইতস্ততঃ কাঁপিতেছে। বিধবা এই ঝডে চিকিংসকের আসিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হতভাগিনী নিরাশ-হৃদয়ে নিরাশা-ব্যঞ্জক স্থির দ্ভিতে ক্মলের মাথের পানে চাহিয়া আছেন ও প্রত্যেক শব্দে চিকিৎসকের আশার চকিত হইয়া **দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। একবার কমলের মূর্ন্থা ভাঙিগল, মূর্ছ্র্ন ভাঙিগরা** মাতার মূখের দিকে চাহিল, অনেক দিনের পর কমলের চক্ষে জল দেখা দিল, বিধবা কাদিতে লাগিলেন, বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল। সহসা অশ্বের পদধর্নন শুনা গেল, বিধবা শশব্যুদেত উঠিয়া কহিলেন চিকিৎসক আসিয়াছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত **হইলে চিকিৎসক গ্রহে প্রবেশ করিলেন।** তাঁহার আপাদ-নস্তক বসনে আবৃত, বৃণ্টি-ধারায় সিক্ত বসন হইতে বারি-বিন্দ্র ঝরিয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক বালিকার তৃণশ্যার সম্মুখে গিয়া দাঁডাইলেন। অবশ বিবাদময় নেত্র চিকিৎসকের মুখের পানে তলিয়া কমল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌমা গুম্ভীর মূর্তি অমরসিংহ! বিহরলা বালিকা প্রেমপূর্ণ স্থির দ্ভিতে তাঁহার মূখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অগ্রু গড়াইয়া পড়িল এবং প্রশানত হাস্যে কমলের বিবর্ণ মুখশ্রী উজ্জবল হইয়া উঠিল। কিল্তু এই রুগন শ্রীরে অত আহ্বাদ সহিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত নেত্র নিমালিত হইয়া গেল, ধীরে ধীরে বক্ষের কম্পন থামিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া গেল। শোক-বিহরলা স্থিগনীর। বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অগ্রহীন নেত্রে, দীর্ঘশ্বাস-শ্নাবক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে, অমর্বাসংহ ছাটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শোক-বিহ্বলা বিধবা সেই দিন অব্ধি পাগলিনী হইরা ভিক্ষা করিয়া বেডাইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রতাহ সেই ভুগনাবশিষ্ট কটীরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন।

প্রথম প্রকাশ : ১২৮৪ শ্রাবণ-ভাদ্র

## শেষ পুরস্বার

সেদিন আই. এ. এবং ম্যাদ্রিক ক্লাশের পর্রুক্নার বিতরণের উৎসব। বিমলা বলে এক ছাত্রী ছিল স্কুলরী বলে তার খ্যাতি। তারই হাতে প্রুক্তনারের ভার। চারিদিকে তার ভিড় জমেছে আর তার মনে অহংকার জমে উঠেছে খ্ব প্রচুর পরিমানে। একটি মুখচোরা ভালোমানুষ ছেলে কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। সাহস করে একট্ব কাছে এল যেই, দেখা গেল তার পারে হয়েছে ঘা, ময়লা কাপড়ের ব্যাভেজ জড়ানো। তাকে দেখে বিমলা নাক তুলে বললে, "ও এখানে কেন বাপ্ত্, ওর যাওয়া উচিত হাসপাতালে।"

ছেলোট মনমরা হয়ে আন্তে আন্তে চলে গেল। বাড়িতে গিয়ে তার স্কুল-ঘরের কোণে বসে কাঁদছে, জলখাবারের থালা হাতে তার দিদি এসে বললে, "ও কি হচ্ছে জগদীশ, কাঁদছিস কেন।" তখন তার অপমানের কথা শ্নেন ম্ণালিনী রাগে জনলে উঠল, বললে, "ওর বড়ো র্পের অহংকার, একদিন ঐ মেয়ে যদি তোর পায়ের তলায় এসে না বসে তাহলে আমার নাম ম্ণালিনী নয়।"

এই গেল ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। দিদি এখন ইনস্পেকট্রেস্ অব্ ফুলস্। এসেছেন পরিদর্শন করতে। তিনি তাঁর ভাইয়ের এই দ্বঃখের কাহিনী মেয়েদের শোনালেন। শ্বনে মেয়েরা ছি ছি করে উঠল, বললে, কোন মেয়ে কখনও এমন নিষ্ঠ্র কাজ করতে পারে না—তা সে যত বড় র্পসীই হোক না কেন।

ম্ণালিনী মাসি বললেন, জগতে যা সত্য হওয়া উচিত নয়, তাও কখনও কখনও সত্য হয়।

আজ আবার প্রেম্কার বিতরণের উৎসব। আর্ম্ভ হওয়ার কিছ্ আগেই ম্ণালিনী মাসি মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা সেদিন সেই যে ভালোমান্য ছেলেটিকে অপমান করে বিদায় করা হয়েছিল, সে আজ কী হলে তোমরা খ্শি হও।"

কেউ বললে কবি, কেউ বললে বি॰লবী, বাইরে থেকে নিমন্ত্রিত একটি মেয়ে বললে হাই কোর্টের জজ।

ঘণ্টা বাজলো, সবাই প্রস্তুত হরে বসল। যিনি প্রাইজ দেবেন তিনি এসে প্রবেশ করলেন, জগদীশ প্রসাদ—হাই কোটের জজ। তিনি বসতেই সেই নিমন্তিত মেরে যে মজঃফরপুর মেরেদের হাই স্কুলে তৃতীয় বর্গে অঙক কষাতো সে এসে প্রণাম করে তার পারে ফ্রলের মালা দিয়ে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে দিলে। জগদীশ প্রসাদ শশব্যসত হয়ে বলে উঠলেন, "এ আবার কি রক্ষের সম্মান।"

মাসি বললেন, "নতুন রকমের বলছ কেন— অতি প্রাতন। আমাদের দেশে দেবতাদের প্রজা আরম্ভ হয় পায়ের দিক থেকে। আজ তোমার সেই পদের সম্মান করা হল।" এইবার পরিচয়গ্বলো সমাপত করা যাক্। এই মেয়েটী এক-কালকার র্পসী ছাত্রী বিমলা দিদি, বোর্ডিং স্কুলের অহংকারের সামত্রী ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে আজ ক্লাশ পড়াবার ভার নিয়েছে আর এদিক ওদিক থেকে কিছু টিউশনি করে কাজ চালীয়। যে পা-কে একদিন ঘুণা করেছিল সেই পা-কে

অর্ঘ্য দেবার জন্যে আজ তার বিশেষ নিমন্ত্রণ হয়েছে। মূর্ণালনী মাসি—সেই সেদিনকার দিদি। আর সেই তার ভাই জগদীশ প্রসাদ, হাই কোর্টের জজ।

এটা গল্পের মতো শ্নাচ্ছে, কিন্তু কখনও কখনও গলপও সত্যি হয়। আর যে লোকটা এই ইতিহাসটা লিখছে সে হচ্ছে অবিনাশ, সেদিন সে লন্বা লন্বা পা ফেলে বড়ো বড়ো পরীক্ষা ডিঙিয়ে চলত, সেও উপস্থিত ছিল সেই প্রথমবারকার প্রক্ষারের উৎসবে। সেদিন নানা রকম খেলা হয়েছিল— হাই জান্প, লন্বাদেড়ি, রিশ টানাটানি, তার মধ্যে অবিনাশ আবৃত্তি করেছিল রবি ঠাকুরের পঞ্চনদীর তীরে। কবিতার ছন্দের জোর যত, তার গলায় ছিল জোর চার গ্র্ণ বেশি। সেই-ই সব চেয়ে বড়ো প্রক্ষার পেয়েছিল। আজ সে জঙ্গের অন্ত্রহে সেরেস্তাদারের সেরেস্তায় হেড্ কেরানীর পদ পেয়েছে।

প্রথম প্রকাশ : বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ

# यूमलयानीत शब

তখন অরাজকতার চরগুলো কণ্টকিত করে রেখেছিল রাষ্ট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের অভিযাতে দোল।য়িত হোত দিনরাত্র। দুঃস্বপেনর জাল জডিয়েছিল জীবন্যাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে, গৃহস্থ কেবলি দেবতার মুখ তাকিয়ে থাকত, অপদেবতার কাম্পনিক আশুকায় মানুষের মন থাকত আত্তিকত। মানুষ হোক আর দেবতাই হোক কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কেবলি চোখের জলের দোহাই পাডতে হোত, শুভ কর্ম এবং অশুভ কর্মের পরিণামের সীমারেখা ছিল ক্ষীণ। চলতে চলতে পদে পদে মান্য হোঁচট খেয়ে খেয়ে পডত দুর্গতির মধ্যে, এমন অবস্থায় বাড়িতে রূপসী কন্যার অভ্যাগম ছিল যেন ভাগ্য বিধাতার অভিসম্পাত। এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনরা সবাই বলত পোডারমুখী বিদায় হোলেই বাঁচি সেই রকমেরি একটা আপদ এসে জ্বটেছিল তিন মহলার তাল্বকদার বংশীবদনের ঘরে। কমলা ছিল স্কুলরী, তার বাপ মা গিয়েছিল মারা, সেই সঙ্গে সেও বিদায় নিলেই পরিবার নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু তা হল না, তার কাকা বংশী অতান্ত স্নেহে অতান্ত সতর্কভাবে এতকাল তাকে পালন করে এসেছে। তার কাকী কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে প্রায়ই বলত, 'দেখ তো ভাই, মা বাপ ওকে রেখে গেল কেবল আমাদের মাথায় সর্বনাশ চাপিয়ে, কোন্সময় কী হয় বলা যায় না: আমার এই ছেলেপিলের ঘর, তারি মাঝখানে ও যেন সর্বনাশের মশाल জत्तीलारा त्ररथष्ट, जातिमिक थारक रकवल मूर्णेटलारकत मृष्टि এসে পড়ে, ঐ একলা ওকে নিয়ে আমার ভরাড়বি হবে কোন্দিন, সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না।"

এতদিন চলে যাচ্ছিল এক রকম করে, এখন আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল। সেই ধ্মধামের মধ্যে আর তো ওকে ল্যুকিয়ে রাখা চলবে না। ওর কাকা বলত, "সেই-জন্যই আমি এমন ঘরে পাত্র সন্ধান করছি যারা মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে।" ছেলেটি মোচাখালির প্রমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। অনেক টাকার তবিল চেপে

বসে আছে, বাপ মলেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ছেলেটি ছিল বেজায় শোখিন—বাজপাখি উড়িয়ে, জনুয়ো খেলে, বলবনুলের লড়াই দিয়ে খনুব বন্ক ঠুকেই টাকা ওড়াবার পথ খোলসা করেছিল, নিজের সম্পদের গর্ব ছিল তার খনুব, অনেক ছিল মাল। মোটামোটা ভোজপারী পালোয়ান ছিল, সব বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে বলে বেড়াত, সমম্ত তল্লাটে কোন্ ভানীপতির পার আছে যে ওর গায়ে হাত দিতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছেলেটি বেশ একটা, শোখিন ছিল, তার এক স্ত্রী আছে, আর একটি নবীন বয়েসের সম্বানে সে ফিরছে, কমলার র্পের কথা তার কানে উঠল। শেঠবংশ খাব ধনী, খাব প্রবল। ওকে ঘরে নেবে এই হোলো তাদের পণ। কমলা কেন্দে বলে, "কাকামান্, কোথায় আমাকে ভাসিয়ে দিছছ?"

"তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি থাকলে চিরদিন তোমাকে বুকে করে রাখতুম, জানো তো মা!"

বিবাহের সম্বন্ধ যথন হোলো তখন ছেলেটি খুব বুক ফুলিয়ে এল আসরে. বাজনা বান্দি সমারোহের অন্ত ছিল না। কাকা হাত জোড় করে বললে, "বাবাজী, এত ধ্রমধাম করা ভালো হচ্ছে না, সময় খুব খারাপ।" শুনে সে আবার ভগনী-পতির পুরুদের আম্পর্ধা করে বললে, "দেখা যাবে কেমন সে কাছে ঘে'ষে।" কাকা বললে, "বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত মেয়ের দায় আমাদের, তারপর মেয়ে এখন তোমার, তমি ওকে নিরাপদে বাডি পেণছবার দায় নাও, আমরা এ দায় নেবার যোগ্য নই, আমরা দূর্বল।" ও বুক ফুলিয়ে বললে, "কোনো ভয় নেই।" ভোজপুরী দারোয়ানরা গোঁফ চাডা দিয়ে দাঁডালে সব লাঠি হাতে। কন্যা নিয়ে চললেন বর সেই বিখ্যাত মাঠের মধ্যে, তালতভির মাঠ। মধ্যমোল্লার ছিল ডাকাতের সদার, সে তার দলবল নিয়ে রাত্রি যথন দুই প্রহর হবে, মশাল জ্বালিয়ে হাঁক দিয়ে এসে পড়ল। তখন ভোজপ্রীদের বড়ো কেউ বাকি রইল না। মধুমোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত, তার হাতে পডলে পরিত্রাণ নেই। কমলা ভরে চতুর্দোলা ছেডে ঝোপের মধ্যে লংকোতে যাচ্ছিল এমন সময় পিছনে এসে দাঁভাল বৃদ্ধ হবির খাঁ, তাকে সবাই পয়গম্বরের মতোই ভক্তি করত। হবির সোজা দাঁডিরে वलाल, "वावामकल তফाৎ याउ, আমি হবির খাঁ।" ডাকাতরা বলালে, "খাঁ সাহেব, আপনাকে তো কিছু বলতে পারব না কিন্তু আমাদের ব্যবসা মাটি করলেন কেন।" যাই হোক তাদের ভঙ্গ দিতেই হোলো। হবির এসে কমলাকে বললে, "তমি আমার কন্যা। তোমার কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চল আমার ঘরে।" কমলা অত্যনত সংকুচিত হয়ে উঠল। হবির বললে, "ব্রুঝেছি তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে কিন্তু একটা কথা मत्न दिल्या याता यथार्थ भूमनमान, जाता धर्मानष्ठ द्वार्युगरक अम्मान करत, आमात ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চল তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেব।" কমল। ব্রাহ্মণের মেয়ে, সংকোচ কিছুতে যেতে চায় না। সেই দেখে হবির বলল "দেখ আমি বে'চে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভয় কোরো না।" হবির খাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আটমহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা। একটি বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, "মা হিন্দুর ঘরের মতো এ জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।" কমলা কে'দে বললে, "দয়া করে কাকাকে খবর দাও তিনি নিয়ে যাবেন।" হবির বললে, "বাছা, ভূল করছ, আজ ভোমার বাড়িতে কেউ ভোমাকে ফিরে নেবে না, ভোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে। না হয় একবার পরীক্ষা করে দেখ।" হবির খাঁ কমলাকে তার কাকার খিড়িকির দরজা পর্যন্ত পেশিছে দিয়ে বললে, "আমি এখানেই অপেক্ষা করে রইল্ম।" বাড়ির ভিতর গিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে ধরে কমলা বললে, "কাকামিণ আমাকে ভূমি ত্যাগ কর না।" কাকার দ্বই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কাকী এসে দেখে বলে উঠল—"দ্র করে দাও, দ্র করে দাও অলক্ষ্মীকে, সর্বনাশিনী বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লঙ্জা নেই।" কাকা বললে, "উপায় নেই মা, আমাদের যে হিন্দ্রে ঘর, এখানে ভোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।" মাথা হে'ট করে রইল কমলা কিছ্কেণ, তারপর ধীর পদক্ষেপে খিড়কির দরজা পার হয়ে হবিরের সঙ্গে চলে গেল, চির্নাদনের মত বন্ধ হল তার কাকার ঘরে ফেরার কপাট।

হবির খাঁর বাড়িতে তার আচার ধর্ম পালন করবার ব্যবস্থা রইল। হবির খাঁ বললে, "তোমার মহলে আমার ছেলেরা কেউ আসবে না, এই ব্র্ড়ো ব্রাহমণকে নিয়ে তোমার প্রজা আর্চা হিন্দ্র্যরের আচার বিচার মেনে চলতে পারবে।" এই বাড়ি সম্বন্ধে প্রকালের একট্র ইতিহাস ছিল। এই মহলকে লোকে বলত রাজপ্রতানীর মহল। প্রকালের নবাব এনেছিলেন রাজপ্রতার মেয়েকে কিন্তু তাকে তার জাত বাঁচিয়ে আলাদা করে রেখেছিলেন। সে শিবপ্রতা করত, মাঝে মাঝে তীর্থ ভ্রমণেও যেত। তথনকার অভিজাত বংশীয় ম্সলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দ্রকে শ্রম্ধা করত। সেই রাজপ্রতানী এই মহলে থেকে যত হিন্দ্র বেগমদের আশ্রয় দিত, তাদের আচার বিচার থাকত অক্ষ্রয়। শোনা যায় এই হবির খাঁ সেই রাজপ্রতানীর প্রত। যদিও সে মারের ধর্ম নেয়নি কিন্তু সে মাকে প্রজা করত অন্তরে, সে মা তো এখন আর নেই, কিন্তু তার স্মৃতি রক্ষাকলেপ এই রকম সমাজ বিতাড়িত, অত্যাচারিত হিন্দ্র মেয়েদের বিশেষভাবে আশ্রয় দান করার ব্রত তিনি নির্যোছিলেন।

কমলা তাদের কাছে যা পেল তা সে নিজের বাড়িতে কোনদিন পেত না। সেথানে কাকী তাকে দ্র ছাই করত, কেবলি শ্নত সে অলক্ষ্মী, সে সর্বনাশী, সঙ্গে এনেছে সে দ্বর্ভাগা, সে মলেই বংশ উন্ধার পায়। তার কাকা তাকে ল্বিকয়ে মাঝে মাঝে কাপড় চোপড় কিছ্ব দিতেন কিন্তু কাকীর ভয়ে সেটা গোপন করতে হত। রাজপ্রতানীর মহলে এসে সে যেন মহিষীর পদ পেলে। এথানে তার আদরের অন্ত ছিল না। চারিদিকে তার দাসদাসী, সবই হিন্দ্ব ঘরের ছিল।

অবশেষে যৌবনের আবেগ এসে পেণছল তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে লানিকরে লানিকরে আনাগোনা শার্ব্ করল কমলার মহলে, তার সঙ্গে সে মনে মনে বাঁধা পড়ে গেল, তথন সে হবির খাঁকে একদিন বললে— "বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বিশুত করেছে, অবজ্ঞার আঁসতাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি ত দেবতার প্রসন্নতা কোনদিন দেখতে পেলাম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আজো আমি ভূলতে পারিনে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলাম বাপজান তোমার ঘরে। জানতে পারলাম হতভাগিনী মেয়ের্গু জীবনের ম্লা আছে। যে দেবতা আমাকে আগ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি

পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা; তিনি হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করিছি, আমার ধর্মকর্ম ওরি সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না; আমার না হয় দুই ধর্মই থাকল।"

এমনি করে চলল ওদের জীবনযাত্রা, ওদের পূর্বতন পরিজনদের সংখ্য আর দেখা সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা রইল না। এদিকে হবির খাঁ কমলা যে ওদের পরিবারের কেউ নয়, সে কথা ভুলিয়ে দেবার চেণ্টা করলে, ওর নাম হল মেহেরজান।

ইতিমধ্যে ওর কাকার দ্বিতীয় মেয়ের বিবাহের সময় এল। তার বন্দোবস্তও হল পূর্বের মত, আবার এল সেই বিপদ। পথের মধ্যে হ্রু কার দিয়ে এসে পড়ল সেই ডাকাতের দল। শিকার থেকে একবার তারা বঞ্চিত হয়েছিল সে দুঃখ তাদের ছিল, এবার তার শোধ নিতে চায়। কিন্তু তারি পিছন পিছন আর এক र्इंकात এल ''थवतमात्र।" ''ঐतে, रिवित थाँत रिजाता अटम भव नष्ठे करत मिरल।'' कन्माभुक्त यथन कन्मारक भानकित मर्था एकल त्राय रव रयथात रभन राष মারতে চায় তখন তাদের মাঝখানে দেখা দিল হবির খাঁয়ের অর্ধ চন্দ্র আঁকা পতাকা-বাঁধা বশার ফলক। সেই বশা নিয়ে দাঁডিয়েছে নির্ভায়ে একটি রমণী। সরলাকে তিনি বললেন, "বোন তোর ভয় নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয় নিয়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় দেন। যিনি কার জাত বিচার করেন না। কাকা প্রণাম ভোমাকে, ভয় নেই তোমার পা ছোঁব না। এখন একে ভোমার ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে অম্পূশ্য করেনি। কাকীকে বল অনেকদিন তাঁর অনিচ্ছুক অন্নবস্থে মান্য হয়েছি, সে খাণ যে আমি এমন করে আজ শুখতে পারব তা ভাবিনি। ওর জন্যে একটি রাঙা চেলী এনেছি, সে এই নাও, আর একটি কিংখাবের আসন। আমার বোন যদি কখন দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিদি আছে, তাকে রক্ষা করবার জনো।"

#### প্রথম প্রকাশ:

ঋতুপত্র ১৩৬২ আষাঢ়

# লিপিকা

### পায়ে চলার পথ

এই তো পায়ে চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াযাটের পাশে বটগাছতলায়। তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেংকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পেণিচেছে জানি নে।

এই পথে কত মানুৰ কেউ বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে. কেউ বা সংগ নিয়েছে, কাউকে বা দৃর থেকে দেখা গেল; কারো বা ঘোমটা আছে, কারো বা নেই; কেউ বা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে এল।

### Ş

এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসে।

একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার: এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হ্রকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

নেব্তুলা উজিয়ে সেই পর্কুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোরাল-বাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে— সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মাখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, "এই ষে!" এ পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

আজ ধ্সর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকাল্ম; দেখল্ম, এই পথটি বহুবিসমৃত পদচিহের পদাবলী, ভৈরবীর সূরে বাঁধা।

যত কাল যত পথিক চলে গৈছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমান্র ধ্লিরেখায় সংক্ষিপত করে এ কৈছে: সেই একটি রেখা চলেছে স্যোদয়ের দিক থেকে স্থান্তের দিকে, এক সোনার সিংহন্বার থেকে আর-এক সোনার সিংহন্বারে।

#### .

'ওগো পায়ে চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধ্লিবন্ধনে বে'ধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধ্লোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বলো।"

পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে চুপ করে থাকে।

"ওগো পায়ে চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়।"

বোবা পথ কথা কয় না। কেরল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাদত অবধি ইশারা মেলে রাখে। "ওগো পায়ে চলার পথ, তোমার বৃকের উপর যে-সম>ত চরণপাত একদিন পৃষ্পবৃষ্টির মতো পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই।"

পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লাকত ফাল আর স্তব্ধ গান পে'ছিল, যেখানে তারার আলোয় অনিবাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব!

### মেঘলা দিনে

রোজই থাকে সমস্তাদিন কাজ, আর চার দিকে লোকজন। রোজই মনে হয়, সেদিনকার কাজে, সেদিনকার আলাপে সেদিনকার সব কথা দিনের শেষে বৃঝি একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়। ভিতরে কোন্ কথাটি যে বাকি রয়ে গেল তা বৃঝে নেবার সময় পাওয়া যায় না।

আজ সকালবেলা মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের ব্রক ভরে উঠেছে। আজও সমস্ত দিনের কাজ আছে সামনে, আর লোক আছে চার দিকে। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, ভিতরে যা-কিছ্ম আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।

মান্য সমন্দ্র পার হল, পর্বত ডিঙিয়ে গেল, পাতালপর্রীতে সি°ধ কেটে মণিমানিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আর-একজনকে চুকিয়ে ফিলা, এ কিছুতেই পারলে না।

আজ মেঘলা দিনের স্কালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরছে। ভিতরের মান্য বলছে, "আমার চিরদিনের সেই আর-একজনটি কোথায়, যে আমার হৃদয়ের শ্রাবণমেঘকে ফতুর করে তার সকল বৃণ্টি কেড়েনেবে!"

আজ মেঘলা দিনের সকালে শ্ননতে পাচ্ছি, সেই ভিতরের কথাটা কেবলই বন্ধ দরজার শিকল নাড়ছে। ভাবছি, "কী করি। কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এর্থান আমার বাণী স্বরের প্রদীপ হাতে বিশেবর অভিসারে বেরিয়ে পড়বে। কে আছে যার চোখের একটি ইশারায় আমার সব ছড়ানো বাথা এক ম্বত্রে এক আনন্দে গাঁথা হবে, এক আলোতে জনলে উঠবে। আমার কাছে ঠিক স্বরিট লাগিয়ে চাইতে পারে যে আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সবন্দেশ ভিখারি রাস্তার কোন্ মোড়ে।"

আমার ভিতরমহলের ব্যথা আজ গের,রাবসন পরেছে। পথে বাহির হতে চায়. সকল কাজের বাহিরের পথে, যে পথ একটিমাত্র সরল তারের একতারার মতো, কোন্ মনের মান,ষের চলায় চলায় বাজছে।

### বাণী

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে, মাটির কাছে ধরা দেবে বলে। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাদের জন্য অলপ জায়গার জগৎ, অলপ মান্বের। ঐট্কুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই—আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমান্বগের ইন্দ্রাণী।

কিন্তু, কোন্ দেবতার কৌতুকহাস্যের মতো অপরিমিত চণ্ডলতা নিয়ে আমাদের পাড়ায় ঐ ছোটো মেয়েটির জন্ম। মা তাঁকে রেগে বলে "দিস্য", বাপ তাকে হেসে বলে "পাগলি"।

সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পাথর ডিঙিয়ে চলে। তার মনটি যেন বেণ্বনের উপরভালের পাতা, কেবলই ঝির্ ঝির্ করে কাঁপছে।

#### Ş

আজ দেখি, সেই দ্বন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে, বাদলশেষের ইন্দ্রধন্টি বললেই হয়। তার বড়ো বড়ো দ্বটি কালো চোথ আজ অচঞ্চল, তুমালের ডালে বৃ্চির দিনে ডানাভেজা পাখির মতো।

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখি নি। মনে হল, নদী যেন চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে সরোবর হয়েছে।

#### O

কিছ্মিন আগে রৌদ্রের **শাসন ছিল প্রথ**র; **দিগন্তের মুখ বিবর্ণ**; **গাছের** পাতাগ্রলো শুকুনো, হলদে, হতাশ্বাস।

এমন সময় হঠাৎ কালো আল্বথাল্ব পাগলা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁব্ ফেললে। স্থাপেতর একটা রক্তরশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মতো বেরিয়ে এল।

অর্ধেক রাত্রে দেখি, দরজা**গ্রেলা খড়্খড়**্ শব্দে কাঁপছে। সমস্ত শহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া ঝুটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গালর আলোটা ঘন বৃষ্ণির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মতো দেখতে। আর, গিজের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্ণির শব্দের চাদর মৃত্তি দিয়ে। সকালবেলায় জলের ধারা আরও ঘনিয়ে এল, রৌদ্র আর উঠল না।

#### 8

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে। তার বোন এসে তাকে বললে, "মা ডাকছে।" সে কেবল সবেগে মাথা নাড়ল, তার বেণী উঠল দ্বলে; কাগজের নোকো নিয়ে তার ভাই তার হাত ধরে টানলে। সে হাত ছিনিয়ে নিলে। তব্ব তার ভাই খেলার জন্যে টানাটানি করতে লাগল। তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

Ć

বৃণ্টি পড়ছে। অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল। মেরেটি স্থির দাঁড়িরে। আদিয**ুগে সৃ**ণ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কর্ঠে। লক্ষকোটি বছর পার হয়ে সেই স্মরণবিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদলার কলস্বরে ঐ মেরেটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড়ো কাল, কত বড়ো জগং, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীবলীলা! সেই সুদুর, সেই বিরাট, আজ এই দুরুক্ত মের্য়েটির মুখের দিকে তাকালো মেঘের ছায়ার, বৃষ্টির কলশব্দে।

ও তাই বড়ো বড়ো চোথ মেলে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল, যেন অন্নতকালেরই প্রতিমা।

### মেঘদূত

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী বলেছিল।

সে বলেছিল, "সেই মান্য আমার কাছে এল যে মান্য আমার দুরের।"

আর, বাঁশি বলেছিল, "ধরলেও যাকে ধরা যায় না তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।"

তার পরে রোজ বাঁশি বাজে না কেন।

কেননা, আধখানা কথা ভুলেছি। শৃধ্যু মনে রইল, সে কাছে: কিন্তু সে বে দূরেও তা খেয়াল রইল না। প্রেমের যে আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দ্রের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না: কাছের পর্দা আডাল করেছে।

দুই মান্বের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মসত চুপকে বাঁশির স্বর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অননত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।

সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেছে, প্রতি দিনের কাজে কর্মে কথায় ভরে গিয়েছে, প্রতি দিনের ভয়ভাবনা-কুপণতায়।

₹

এক-একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে হাওয়া দেয়; বিছানার পরে জেগে বসে ব্রক ব্যথিয়ে ওঠে; মনে পড়ে, এই পাশের লোকটিকৈ চেন হারিয়েছি।

এই বিরহ মিটবে কেমন করে, আমার অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ।

দিনের শেষে কাজের থেকে ফিরে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সে কে। সে তো সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন; তাকে তো জানা হয়েছে, চেনা হয়েছে, সে তো ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু, ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফ্রান একজন, সেই আমার একটিমাত্র। ওকে আবার নৃতন করে খুঁজে পাই কোন্ ক্লহারা কামনার ধারে।

ওর সংখ্য আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে, বনমক্লিকার গল্ধে নিবিড কোন্ কর্মহীন সন্ধ্যার অন্ধ্কারে।

9

এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে প্রেদিগল্তে এসে উপস্থিত। উজ্জায়নীর কবির কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, প্রিয়ার কাছে দৃতে পাঠাই।

আমার গান চল্বক উড়ে, পাশে থাকার স্বদ্র দ্বর্গম নির্বাসন পার হয়ে যাক। কিন্তু, তা হলে তাকে যেতে হবে কালের উজান-পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে দিনটি বিশেবর চিরবর্ষা ও চির-বসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘশ্বাসে আর শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে।

নির্জন দিঘির ধারে নারিকেলবনের মর্মরেম্বরিত বর্ষার আপন কথাটিকেই আমার কথা করে নিয়ে প্রিয়ার কানে পেণিছিয়ে দিক, যেখানে সে তার এলোচুলে গ্রন্থি দিয়ে, আঁচল কোমরে বে'ধে সংসারের কাজে ব্যস্ত।

8

বহু দ্বের অসীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা প্থিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পডল। কানে কানে বললে, "আমি তোমারই।"

প্থিবী বললে, "সে কেমন করে হবে। তুমি যে অসীম, আমি যে ছোটো।" আকাশ বললে, "আমি তো চার দিকে আমার মেঘের সীমা টেনে দিয়েছি।"

প্থিবী বললে, "তোমার যে কত জ্যোতিন্দের সম্পদ, আমার তো আলোর সম্পদ নেই।"

আকাশ বললে, "আজ আমি আমার চন্দ্র সূর্যে তারা সব হারিয়ে ফেলে এসেছি, আজ আমার একমাত্র তুমি আছ।"

প্থিবী বললে, "আমার অশুভেরা হৃদয় হাওয়ায় হাওয়ায় চণ্ডল হয়ে কাঁপে, ভূমি যে অবিচলিত।"

আকাশ বললে, "আমার অশ্রুও আজ চণ্ডল হয়েছে, দেখতে কি পাও নি। আমার বক্ষ আজ শ্যামল হল তোমার ঐ শ্যামল হুদয়টির মতো।"

সে এই বলে আকাশ-পূথিবীর মাঝখানকার চিরবিরহটাকে চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

Æ

সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগর্ঞন নিয়ে নববর্ষা নাম্ক আমাদের ৫০ বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনিব চনীয় তাই হঠাং-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠ্ক। সে আপন সি খির 'পরে তুলে দিক দ্রে বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গর্নল আর্ত হয়ে উঠ্ক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।

যথন ঝিল্লীর ঝংকারে বেণ্বনের অন্ধকার থর্থর্ করছে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কে'পে কে'পে নিবে গেল, তখন সে তার আঁত কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসন্ক, ভিজে ঘাসের গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাহে।

### বাঁশি

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী— শিবের জটা থেকে গণ্গার ধারা, প্রতি দিনের মাটির বৃক্ত বেয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশ্ব নেমে এল মর্ত্যের ধ্লি নিয়ে স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শানি আর মন যে কেমন করে ব্রুরতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা স্ব্থদ্যথের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জনল, চেনা চোথের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর, মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন স্থিচছাড়া ভাব ভাবে কী করে। কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শ্রনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজছে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সারের সঙ্গে প্রতি দিনের সারের মিল কোথায়। গোপন অতৃগিত, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা, অপমান, অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কাপণ্যি, কুট্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষানুতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযান্তার ধ্র্লিলিশ্ত দারিদা— বাঁশির দৈববাণীতে এসব বার্তার আভাস কোথার।

গানের স্বর সংসারের উপর থেকে এই-সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিংড়ে ফেলে দিলে। চির্রাদনকার বর-কনের শ্ভদ্দি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশ্বের সলজ্জ অবগ্বন্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

বখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কর্নোটর দিকে চেয়ে দেখলেম; তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দ্বুগাছি মল, সে যেন কামার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁডিয়ে।

স্বরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মান্য বলে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে. এই কথাই সত্য।

### সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। স্থাদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমনুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কে'পে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগ্নতিঠতা নববধ্রে মতো; কোন্খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনক**চাঁ**পা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জনালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সে'উতিফালের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে: সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, প্রবের দিকে ম্ব করে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফ্ররোয় নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের কর্ণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খ্রলে ধরলে, বললে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তত।"

ওদের হুর্ণপিন্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধ্সর আলোয় দিনের শেষ থেয়া পার হল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে স্পতার্ষ।

স্থাদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন কর্ক, এর প্রবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

# পুরোনো বাড়ি

অনেক কালের ধনী গরিব হয়ে গেছে, তাদেরই ঐ বাড়ি। দিনে দিনে ওর উপরে দুঃসময়ের আঁচড পডছে।

দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে, ভাঙা মেঝে নখ দিয়ে খ্ডে চড়ইপাখি ধ্লোয় পাখা ঝাপট দেয়, চন্ডীমন্ডপে পায়রাগ্লো বাদলের ছিল্ল মেঘের মতো দল বাঁধল।

উত্তর দিকের এক পাল্লা দরজা কবে ভেঙে পডেছে কেউ খবর নিলে না। বাকি

দরজাটা, শোকাতুরা বিধবার মতো, বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় থেয়ে পড়ে— কেউ তাকিয়ে দেখে না।

তিন মহল বাড়ি। কেবল পাঁচটি ঘরে মান্বের বাস, বাকি সব বন্ধ। যেন প'চাশি বছরের ব্বড়ো, তার জীবনের সবখানি জ্বড়ে সেকালের কুল্প-লাগানো স্মাতি, কেবল একখানিতে একালের চলাচল।

বালি-ধসা ই'ট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা উদাসীন পাগলার মতো রাস্তার ধারে দাঁডিয়ে: আপনাকেও দেখে না অনাকেও না।

#### ₹

একদিন ভোররাত্রে ঐ দিকে মেয়ের গলায় কান্না উঠল। শর্নি, বাড়ির যেটি শেষ ছেলে, শথের যাত্রায় রাধিকা সেজে যার দিন চলত, সে আজ আঠারো বছরে মারা গেল।

কদিন মেয়েরা কাঁদল, তার পরে তাদের আর খবর নেই। তার পরে সকল দরজাতেই তালা পডল।

কেবল উত্তর দিকের সেই একখানা অনাথা দরজা ভাঙেও না, বন্ধও হয় না: ব্যথিত হংপিশ্ডের মতো বাতাসে ধড়াস ধড়াস করে আছাড় খায়।

#### 9

একদিন সেই বাড়িতে বিকেলে ছেলেদের গোলমাল শোনা গেল। দেখি, বারান্দা থেকে লালপেডে শাডি ঝুলছে।

অনেক দিন পরে বাড়ির এক অংশে ভাড়াটে এসেছে। তার মাইনে অলপ. ছেলেমেয়ে বিশ্তর। শ্রান্ত মা বিরক্ত হয়ে তাদের মারে, তারা মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে।

একটা আধাবয়সী দাসী সমস্ত দিন খাটে, আর গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে: বলে 'চলল্ম', কিন্তু যায় না।

#### R

বাড়ির এই ভাগটায় রোজ একট্র-আধট্র মেরামত চলছে।

ফাটা সাসির উপর কাগজ আঁটা হল; বারান্দায় রেলিঙের ফাঁকগ্রলোতে বাঁথারি বেংধে দিলে; শোবার ঘরে ভাঙা জানলা ইণ্ট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলে; দেয়ালে চুনকাম হল, কিন্তু কালো ছাপগ্রলোর আভাস ঢাকা পড়ল না।

ছাদে আলসের 'পরে গামলায় একটা রোগা পাতাবাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিত ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে: তার পাতাগ্রলো এদের দেখে যেন খিল্খিল্ করে হাসতে লাগল।

মন্ত ধনের মন্ত দারিদ্রা। তাকে ছোটো হাতের ছোটো কৌশলে ঢাকা দিতে গিয়ে তার আবরু গেল।

কেবল উত্তর দিকের উজাড় ঘরটির দিকে কেউ চোকায় নি। তার সেই জোড়ভাঙা দরজা আজও কেবল বাতাসে আছড়ে পড়ছে, হতভাগার ব্বক-চাপড়ানির মতো।

## গলি

আমাদের এই শানবাঁধানো গাল, বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে একে বেকে একদিন কী যেন খ্রুতে বেরিয়েছিল। কিন্তু, সে যে দিকেই যায় ঠেকে যায়। এ দিকে বাড়ি, ও দিকে বাড়ি, সামনে বাড়ি।

উপরের দিকে যেট্রকু নজর চলে তাতে সে একখানি আকাশের রেখা দেখতে পায়— ঠিক তার নিজেরই মতো সরু, তার নিজেরই মতো বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, "বলো তো দিদি, তুমি কোন্নীল শহরের গলি।"

দ্বপ্রবেলায় কেবল একট্খনের জন্যে সে স্থাকে দেখে আর মনে মনে বলে, "কিচ্ছুই বোঝা গেল না।"

বর্ষামেঘের ছায়া দ্বইসার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গালির খাতা থেকে তার আলোটাকে পোন্সলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েছে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গাড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমর্ব্বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে। পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাং নালার জল লাফিয়ে পড়ে চমকিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল খট্খটে শ্বকনো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু, কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত।"

ফাল্গনে দক্ষিণের হাওয়াকে গাঁলর মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে হয়; ধ্বলো আর ছে ড়া কাগজগনলো এলোমেলো উড়তে থাকে। গাঁল হতবান্ধি হয়ে বলে. ''এ কোন্ পাগলা দেবতার মাতলামি।"

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জনা এসে জমে— মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারির খোসা, মরা ই দ্বর, সে জানে এই-সব হচ্ছে বাস্তব। কোনোদিন ভূলেও ভাবে না, "এ সমস্ত কেন।"

অথচ, শরতের রোদ্দ্রর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন প্রজার নহবত ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, "এই শানবাঁধা লাইনের বাইরে মৃহত একটা কিছু আছে বা!"

এ দিকে বেলা বেড়ে যায়; বাঁদত গৃহিণীর আঁচলটার মতো বাড়িগ্নলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দ্রখানা গাঁলর ধারে খসে পড়ে; ঘড়িতে ন'টা বাজে; ঝি কোমরে ঝ্রিড় করে বাজার নিয়ে আসে; রান্নার গন্ধে আর ধোঁয়ায় গাঁল ভরে যায়: যারা আপিসে যায় তারা বাদত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, "এই শানবাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর, যাকে মনে ভাবছি মুহত একটা কিছু, সে মুহত একটা স্বণ্ন।"

# একটি চাউনি

গাড়িতে ওঠবার সময় একট্বখানি মুখ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে।

এই মৃত্ত সংসারে ঐট্বকুকে আমি রাখি কোন্খানে।

দন্ড পল মুহুত্ অহরহ পা ফেলবে না, এমন একটা জায়গা আমি পাই কোথায়। মেঘের সকল সোনার রঙ যে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায় এই চাউনি কি সেই সন্ধ্যায় মিলিয়ে যাবে। নাগকেশরের সকল সোনালি রেণ্ট্র যে বৃষ্টিতে ধ্রুয়ে যায় এও কি সেই বৃষ্টিতেই ধ্রুয়ে যাবে।

সংসারের হাজার জিনিসের মাঝখানে ছড়িয়ে থাকলে এ থাকবে কেন— হাজার কথার আবর্জনায়, হাজার বেদনার সত্তপে।

তার ঐ এক চকিতের দান সংসারের আর-সমস্তকে ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পেশচৈছে। একে আমি রাখব গানে গে'থে, ছন্দে বে'ধে: আমি একে রাখব সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।

প্রতিবীতে রাজার প্রতাপ, ধনীর ঐশ্বর্য হয়েছে মরবারই জন্যে। কিন্তু, চোথের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

গানের স্বর বললে, "আচ্ছা, আমাকে দাও। আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করি নে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিল্তু ঐ ছোটো জিনিসগর্নিই আমার চিরদিনের ধন; ঐগর্নি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি।"

# একটি দিন

মনে পড়ছে সেই দ্বপ্রেবেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সূর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দ্বার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইরের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ করে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগ্বলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।

এইট্রকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দ্বপ্রবেলা।

ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, ষ্বুন্ধবিগ্রহের কাহিনী, সম্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু, একটি দ্বপ্রবেলার ছোটো একট্ব কথার ট্বুকরো দ্বর্লভ রত্নের মতো কালের কোটোর মধ্যে ল্বুকোনো রইল, দ্বিট লোক তার খবর জানে।

# কৃতয় শোক

ভোরবেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বসল, "সবই মায়া।"

আমি রাগ করে বললেম, "এই তো টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফ্লগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাতপাখাখানি—সবই তো সতা।"

মন বললে. "তবু ভেবে দেখো—"

আমি বললেম, "থামো তুমি। ঐ দেখো-না গলেপর বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা পড়া শেষ হয় নি; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশি মায়া হল কেন।"

মন চুপ করলে। বন্ধ্ব এসে বললেন, "যা ভালো তা সত্য, তা কথনো যায় না; সমুস্ত জগৎ তাকে রত্নের মতো বুকের হারে গে°থে রাখে।"

আমি রাগ করে বললেম, "কী করে জানলে। দেহ কি ভালো নয়। সে দেহ গেল কোন্খানে।"

ছোটো ছেলে যেমন রাগ করে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছ্ আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম। বললেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।"

হঠাৎ চমকে উঠলেম। মনে হল কে বললে, "অকৃতজ্ঞ!"

জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠছে, যে গেছে যেন তারই হাসির ল্বকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্পননা এল, "ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জােরে বিশ্বাস?"

### সতেরো বছর

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসাযাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি; তারই আশেপাশে কত স্বংন, কত অনুমান, কত ইশারা; তারই সংগ্য সংখ্য কখনো বা ভোরের ভাঙা ঘুমে শ্কতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় চামেলিফ্বলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিল্ববারোয়াঁ; সতেরো বছর ধরে এই-সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত। ঐ নামে যে মান্ব সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মান্ব।

তার পরে আরও সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি, এর রাতগুলি, সেই

নামের রাখিবন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না, এরা ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমরা থাকব কোথায়। আমাদের ডেকে নিয়ে ঘিরে রাখবে কে।"

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি নে, চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। আর, ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে, ''আমরা খ্রুতে বেরোলেম।''

"কাকে।"

কাকে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এ দিকে, কখনো যায় ও দিকে; সন্ধ্যাবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখতে পাই নে।

### প্রথম শোক

বনের ছায়াতে যে পর্থাট ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নিজ'নে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল. "আমাকে চিনতে পার না?" আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, "মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।"

সে বললে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই প'চিশ বছর বয়সের শোক।"

তার চোখের কোণে একট্র ছল্ছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ।"

কোনো কথাটি না বলে সে একটা হাসলে; বাঝলেম, সবটাকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফালের হাসি শিখে নিয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "আমার সেই প'চিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেখে দিয়েছ।"

সে বললে, "এই দেখো-না আমার গলার হার।"

দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপডিও খসে নি।

আমি বললেম, "আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পর্ণচিশ বছরের যৌবন আজও তো ন্লান হয় নি।"

আন্তে আন্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, "মনে আছে? সেদিন বলেছিলে, তুমি সান্ত্রনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।"

লঙ্গিত হয়ে বললেম, "বলেছিলেম। কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভলে গেলেম।"

সে বললে, "যে অন্তর্যামীর বর, তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।"

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, "এ কী তোমার অপরূপ মৃতি'।"

সে বললে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্ত।"

### প্রশ

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি—গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ— একলা গালির উপরকার জানলার ধারে।

কী ভাবছে তা সে আপনি জানে না।

সকালের রোদ্র সামনের বাড়ির নিম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে; কাঁচা-আম-ওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে; খোকা জিজ্ঞাসা করলে, "মা কোথায়।" বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বললে, "দ্বগেশ।"

### ٤

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ, ঘ্রামিয়ে ঘ্রামিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গ্রমরে উঠছে। দ্রারে ল'ঠনের মিট্মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিকটিকি। সামনে খোলা ছাদ, কখন খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

চারি দিকে আলো-নেবানো বাড়িগ্নলো যেন দৈত্যপ্রীর পাহারাওয়ালা, দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে দুমচ্চে।

উল্জ্য গায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, ''কোথায় স্বর্গের রাস্তা।'' আকাশে তার কোনো সাড়া নেই; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোথের জল।

2

### গল্প

ছেলেটির যেমনি কথা ফাটল অমনি সে বললে, "গল্প বলো।" দিদিমা বলতে শার্ব করলেন, "এক রাজপাত্ত্রর, কোটালের পাত্ত্রর, সদাগরের পাত্ত্রর—"

গ্র্মশায় হে°কে বললেন, "তিন-চারে বারো।"

কিন্তু তখন তার চেয়ে বড়ো হাঁক দিয়েছে রাক্ষসটা "হাঁউ মাউ খাঁউ"— নামতার হ্বংকার ছেলেটার কানে পেশছয় না।

যারা হিতৈষী তারা ছেলেকে ঘরে বন্ধ করে গম্ভীর স্বরে বললে, "তিন-চারে বারো এটা হল সতা: আর রাজপ্তরের কোটালের প্তরের, সওদাগরের প্তরের, ওটা হল মিথ্যে, অতএব—" ছেলেটির মন তখন সেই মানসচিত্রের সমনুদ্র পেরিয়ে গেছে মানচিত্রে বার ঠিকানা মেলে না; তিন-চারে বারো তার পিছে পিছে পাড়ি দিতে যায়, কিন্তু সেখানে ধারাপাতের হালে পানি পায় না।

হিতৈষী মনে করে, নিছক দুট্টামি, বেতের চোটে শোধন করা চাই।

দিদিমা গ্রন্মশায়ের গতিক দেখে চুপ। কিন্তু আপদ বিদায় হতে চার না, এক যায় তো আর আসে। কথক এসে আসন জনুড়ে বসলেন। তিনি শ্রন্ করে দিলেন এক রাজপ্রের বনবাসের কথা।

যখন রাক্ষসীর নাক কাটা চলছে তখন হিতৈষী বললেন, "ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ নেই; যার প্রমাণ পথে ঘাটে সে হচ্ছে, তিন-চারে বারো।"

ততক্ষণে হন্মান লাফ দিয়েছে আকাশে, অত উধের ইতিহাস তার সংশ্যে কিছ্রতেই পাল্লা দিতে পারে না। পাঠশালা থেকে ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে কলেজে ছেলের মনকে প্রটপাকে শোধন করা চলতে লাগল। কিন্তু যতই চোলাই করা যাক, ঐ কথাটাকু কিছাতেই মরতে চায় না "গলপ বলো"।

#### ₹

এর থেকে দেখা যায়, শুধু শিশ্বেয়সে নয়, সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে, যুগে যুগে, মুথে মুখে, লেখায় লেখায়, গল্প যা জমে উঠেছে তা মানুষের সকল সঞ্চয়কেই ছাড়িয়ে গেছে।

হিতৈষী একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখে না, গলপরচনার নেশাই হচ্ছে স্থিকতার সবশেষের নেশা; তাঁকে শোধন করতে না পারলে মান্বকে শোধন করার আশা করা যায় না।

একদিন তিনি তাঁর কারখানাঘরে আগন্ন থেকে জল, জল থেকে মাটি গড়তে লেগে গিরেছিলেন। স্থিত তখন গলদ্ঘর্ম, বাষ্পভারাকুল। ধাতুপাথরের পিশ্চন্দ্রেলা তখন থাকে থাকে গাঁথা হচ্ছে; চার দিকে মাল মসলা ছড়ানো আর দমাদম পিটনি। সেদিন বিধাতাকে দেখলে কোনোমতে মনে করা যেতে পারত না যে, তাঁর মধ্যে কোথাও কিছ্ব ছেলেমান্যি আছে। তখনকার কাশ্ডকারখনা যাকে বলে 'সারবান'।

তার পরে কখন শ্রের্ হল প্রাণের পত্তন। জাগল ঘাস. উঠল গাছ, ছ্র্টল পশ্র, উড়ল পাখি। কেউ বা মাটিতে বাঁধা থেকে আকাশে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল, কেউ বা ছাড়া পেয়ে প্থিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশন্দ নৃত্যে প্থিবী প্রদক্ষিণ করতে ব্যাস্ত, কেউ বা আকাশে ডানা মেলে স্বালোকের বেদীতলে গানের অর্যারচনায় উৎস্ক। এখন থেকেই ধরা পড়তে লাগল বিধাতার মনের চাঞ্চল্য।

এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাৎ এক সময়ে কোন্ খেয়ালে স্ভিকতার কারখানায় ঊনপণ্ডাশ পবনের তলব পড়ল। তাদের সবকটাকে নিয়ে তিনি মানুষ গড়লেন। এত দিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গম্পের পালা। বহুকাল কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানে, কারুশিলেপ; এইবার তাঁর শুরু হল সাহিত্য।

মান্যকে তিনি গলেপ গলেপ ফ্রিটিয়ে তুলতে লাগলেন। পশ্রপাখির জীবন হল আহার নিদ্রা সন্তানপালন; মান্যের জীবন হল গলপ। কত বেদনা, কত ঘটনা; স্বখদ্বংখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত। ইচ্ছার, সঙ্গে ইচ্ছার, একের সংখ্য দশের, সাধনার সংখ্য স্বভাবের, কামনার সংখ্য ঘটনার সংখ্যাতে কত আবর্তন। নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরুপর দেখা হতেই প্রশ্ন এই, "কী হল হে, কী খবর, তার পরে?" এই 'তার পরে'র সংখ্য 'তার পরে' বোনা হয়ে প্রিবী জ্বড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস।

বিধাতার-রচা ইতিহাস আর মান্ধের-রচা কাহিনী, এই দ্ইয়ে মিলে মান্ধের সংসার। মান্ধের পক্ষে কেবল-যে অশোকের গলপ, আকবরের গলপই সত্য তা নয়; যে রাজপত্র সাত-সমত্দ-পারে সাত-রাজার-ধন মানিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য; আর সেই ভিন্তিবিম্পথ হন্মানের সরল বীরত্বের কথাও সত্য যে হন্মান গন্ধমাদনকৈ উৎপাটিত করে আনতে সংশয় বোধ করে না। এই মান্ধের পক্ষে আরপ্তোব যেমন সত্য দ্বের্ঘিনও তেমনি সত্য। কোন্টার প্রমাণ বেশি, কোন্টার প্রমাণ কম, সে হিসাবে নয়; কেবল গলপ হিসাবে কোন্টা খাঁটি, সেইটেই তার পক্ষে সবচেয়ে সত্য।

মানুষ বিধাতার সাহিত্যলোকেই মানুষ; স্তুতরাং না সে বস্তুতে গড়া, না তত্ত্বে—অনেক চেণ্টা করে হিতৈষী কোনোমতেই এই কথা মানুষকে ভোলাতে পারলে না। অবশেষে হয়রান হয়ে হিতকথার সঙ্গে গল্পের সন্ধিস্থাপন করতে সে চেণ্টা করে, কিন্তু চিরকালের স্বভাবদোষে কিছুতে জোড়া মেলাতে পারে না। তথন গলপও যায় কেটে, হিতকথাও পড়ে খসে, আবর্জনা জমে ওঠে।

### মীক

মীন্ পশ্চিমে মান্য হয়েছে। ছেলেবেলায় ই'দারার ধারে তু'তের গাছে ল্নিক্য়ে ফল পাড়তে যেত; আর অড়রখেতে যে ব্ড়ো মালী ঘাস নিড়োত তার সংগ্য ওর ছিল ভাব।

বড়ো হয়ে জোনপ্ররে হল ওর বিয়ে। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, তার পরে ডান্তার বললে. "এও বাঁচে কি না-বাঁচে।"

তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।

ওর অলপ বয়েস। কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণ প্রিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছ্ম কচি, যা-কিছ্ম সব্মজ, যা-কিছ্ম সজীব, তার পরেই ওর বড়ো টান।

আঙিনায় তার আট-দশ হাত জমি, সেইট্রকুতে তার বাগান।

এই বাগানটি ছিল যেন তার কোলের ছেলে। তারই বেড়ার পরে যে ঝ্নাকোলতা লাগিয়েছিল, এইবার সেই লতায় কু'ড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেছে।

পাড়ার সমস্ত পোষা এবং না-পোষা কুকুরের অল্ল আর আদর ওরই বাড়িতে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটিকে সে ভালোবাসত তার নাক ছিল খাঁদা, তার নাম ছিল ভোঁতা।

তারই গলায় পরাবে বলে মীন্ব রঙিন পর্বিতর মালা গাঁথতে বসেছিল। সেটা শেষ হল না। যার কুকুর সে বললে, "বউদিদি, এটিকে তুমি নিয়ে যাও।" মীন্ব স্বামী বললে, "বঁড়ো হাঙ্গাম, কাজ নেই।" 2

কলকাতার বাসায় দোতলার ঘরে মীন্ শ্রেয়ে থাকে। হিন্দ্রস্থানি দাই কাছে বসে কত কী বকে; সে খানিক শোনে, খানিক শোনে না।

একদিন সারারাত মীন্রর ঘ্রম ছিল না। ভোরের আধার একট্র যেই ফিকে হল সে দেখতে পেলে, তার জানলার নিচেকার গোলকচাঁপার গাছটি ফ্রলে ভরে উঠেছে। তার একট্র মূদ্রগন্ধ মীন্র জানলার কাছটিতে এসে যেন জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন আছ।"

ওদের বাসা আর পাশের বাড়িটার অল্প একট্বখানি ফাঁকের মধ্যে ঐ রোদ্রের কাঙাল গাছটি, বিশ্বপ্রকৃতির এই হাবা ছেলে, কেমন করে এসে পড়ে যেন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লান্ত মীন্ব বেলায় উঠত। উঠেই সেই গাছটির দিকে চেয়ে দেখত, সেদিনের মতো আর তো তেমন ফ্লুল দেখা যায় না। দাইকে বলত, "আহা দাই, মাথা খা. এই গাছের তলাটি খুডে দিয়ে রোজ একটা জল দিস।"

এই গাছে কেন-যে কদিন ফুল দেখা যায় নি, একট্ব পরেই বোঝা গেল।

সকালের আলো তখন আধফোটা পদ্মের মতো সবে জাগছে, এমন সময় সাজি হাতে প্রজার ব্রাহাণ গাছটাকে ঝাঁকানি দিতে লাগল, যেন খাজনা আদায়ের জন্যে বার্গার পেয়াদা।

भीन, मारेक वलल, "भीघ के ठाकूतक ककवात एएक आन्।"

রাহমুণ আসতেই মীন্ তাকে প্রণাম করে বললে, "ঠাকুর, ফরল নিচ্ছ কার জন্যে।"

ব্রাহারণ বললে, "দেবতার জন্যে।"

মীন্বললে, "দেবতা তো ঐ ফ্লল স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"তোমাকে !"

"হাঁ, আমাকে। তিনি যা দিয়েছেন সে তো ফিরিয়ে নেবেন বলে দেন নি।" ব্রাহান বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার সে যখন গাছ নাড়া দিতে শ্রের্ করলে তখন মীন্ তার দাইকে বললে, "ও দাই, এ তো আমি চোখে দেখতে পারি নে। পাশের ঘরের জানলার কাছে আমার বিছানা করে দে।"

0

পাশের ঘরের জানলার সামনে রায়চৌধ্রীদের চৌতলা বাড়ি। মীন্ তার স্বামীকে ডাকিয়ে এনে বললে, "ঐ দেখো, দেখো, ওদের কী স্কুদর ছেলেটি। ওকে একটিবার আমার কোলে এনে দাও-না।"

স্বামী বললে. "গরিবের ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন।"

মীন্ বললে, "শোনো একবার! ছোটো ছেলের বেলায় কি ধনী-গরিবের ভেদ আছে। স্বার কোলেই ওদের রাজসিংহাসন।"

স্বামী ফিরে এসে খবর দিলে, "দরোয়ান বললে, বাব্র সঙ্গে দেখা হবে না।" পরের দিন বিকেলে মীন্ দাইকে ডেকে বললে, "ঐ তেয়ে দেখ্, বাগানে একলা বিসে খেলছে। দৌড়ে যা, ওর হাতে এই সন্দেশটি দিয়ে আয়।" সন্ধ্যাবেলায় স্বামী এসে বললে, "ওরা রাগ করেছে।" "কেন. কী হয়েছে।"

"ওরা বলেছে, দাই যদি ওদের বাগানে যায় তো প্রালিসে ধরিয়ে দেবে।"
এক মৃহ্তে মীন্র দুই চোখ জলে ভেসে গেল। সে বললে, "আমি দেখেছি,
দেখেছি, ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মারলে।
এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও।"

### নামের খেলা

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে।

বহু যত্নে খাতায় সোনালি কালির কিনারা টেনে, তারই গায়ে লতা এ কে, মাঝ-খানে লাল কালি দিয়ে কবিতাগ্র্নিল লিখে রাথত। আর, খ্র সমারোহে মলাটের উপর লিখত, শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

একে একৈ লেখাগ্রনিকে কাগজে পাঠাতে লাগল। কোথাও ছাপা হল না। মনে মনে সে স্থির করলে, যখন হাতে টাকা জমবে তখন নিজে কাগজ বের করবে।

বাপের মৃত্যুর পর গ্রের্জনেরা বার বার বললে, "একটা কোনো কাজের চেণ্টা করো, কেবল লেখা নিয়ে সময় নন্ট কোরো না।"

সে একট্খানি হাসলে আর লিখতে লাগল। একটি দ্বটি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই নিয়ে খুব আন্দোলন হবে আশা করেছিল। হল না।

#### ₹

আন্দোলন হল একটি পাঠকের মনে। সে হচ্ছে তার ছোটো ভাগেনটি। নতুন ক খ শিখে সে যে বই হাতে পায় চেচিয়ে পড়ে।

একদিন একখানা বই নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মামার কাছে ছুটে এল। বললে, "দেখো দেখো, মামা, এ যে তোমারই নাম।"

মামা একট্রখানি হাসলে, আর আদর করে খোকার গাল টিপে দিলে।
মামা তার বাক্স খ্লে আর-একখানি বই বের করে বললে, "আচ্ছা, এটা পড়ো দেখি।"

ভাশ্নে একটি একটি অক্ষর বানান করে করে মামার নাম পড়ল। বাক্স থেকে আরও একটা বই বেরোল, সেটাতেও পড়ে দেখে মামার নাম।

পরে পরে যখন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখলে তখন সে আর অলেপ সন্তুষ্ট হতে চাইল না। দুই হাত ফাঁক করে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম আরও অনেক অনেক অনেক বইয়ে আছে—একশোটা, চব্দিশটা, সাতটা বইয়ে?"

মামা চোথ টিপে বললে, "ক্রমে দেখতে পাবি।"

ভাগ্নে বই তিনটে নিয়ে ক্লাফাতে লাফাতে বাড়ির ব্রড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

0

ইতিমধ্যে মামা একখানা নাটক লিখেছে। ছত্রপতি শিবাজি তার নায়ক। বন্ধ্রো বললে, "এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চলবে।"

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় গালিতে গালিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।

আজ রবিবার। তার থিয়েটারবিলাসী বন্ধ্ব থিয়েটারওয়ালাদের কাছে অভিমত আনতে গেছে। তাই সে পথ চেয়ে রইল।

রবিবারে তার ভাশ্নেরও ছ্ব্টি। আজ সকাল থেকে সে এক থেলা বের করেছে, অন্যমন্স্ক হয়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি।

ওদের ইস্কুলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভাগেন নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোটো. কোনোটা বডো।

যে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালি লাগিয়ে তাতে নিজের নাম ছাপাচ্ছে। মামাকে আশ্চর্য করে দিতে হবে।

8

আশ্চর্য করে দিলে। মামা এক সময়ে বসবার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারি বাসত।

"কী কানাই, কী করছিস।"

ভাশ্নে খ্র আগ্রহ করেই দেখালে সে কী করছে। কেবল তিনটিমাত্র বই নয়, অন্তত প'চিশ্যানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম।

এ কী কান্ত। পড়াশন্নোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা। আর, এ কী রকম খেলা।

কানাইয়ের বহু দুঃথে জোটানো নামের অক্ষরগর্মল হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে।

কানাই শোকে চীংকার করে কাঁদে, তার পরে ফ্রাঁপিয়ে ফ্রাঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে দমকায় দমকায় কে'দে ওঠে—কিছ্বতেই সান্থনা মানে না।

ব্,ড়ি ঝি ছ্,টে এসে জিজ্জেস করলে, "কী হয়েছে, বাবা।"

কানাই বললে, "আমার নাম।"

भा এসে वलल, "की त्र कानारे, की रुख़िए।"

কানাই র শ্বকণ্ঠে বললে, "আমার নাম।"

ঝি ল্বকিয়ে তার হাতে আসত একটি ক্ষীরপ্রলি এনে দিলে; মাটিতে ফেলে দিয়ে সে বললে. "আমার নাম।"

মা এসে বললে, "কানাই, এই নে তোর সেই রেলগাড়িটা।" কানাই রেলগাড়ি ঠেলে ফেলে বললে, "আমার নাম।"

6

খিয়েটার থেকে বন্ধ্ব এল। মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কী হল।" বন্ধ্বললে, "ওরা রাজি হল না।"

অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে মামা বললে, "আমার সর্বস্ব যায় সেও ভালো, আমি নিজে থিয়েটার খুলব।"

वन्ध्र वलल, "आक क्रिवेन मााठ प्रभए याद ना?"

ও বললে, "না, আমার জ্বরভাব।"

विदल्प मा अटम वन्पल, "भावात ठा छ। इस रान।"

**७ वलल**, "िथए तिरे।"

সন্ধের সময় দ্বী এসে বললে, "তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না?" ও বললে, "মাথা ধরেছে।"

ভাণেন এসে বললে, "আমার নাম ফিরিয়ে দাও।"

মামা ঠাস্ করে তার গালে এক চড় ক্ষিয়ে দিলে।

### जून यर्ग

লোকটি নেহাত বেকার ছিল।

তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল শখ ছিল নানা রকমের।

ছোটো ছোটো কাঠের চোকার মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোটো ছোটো বিনাক সাজাত। দরে থেকে দেখে মনে হত যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখির ঝাঁক; কিম্বা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, সেখানে গোর্ চরছে; কিম্বা উচুনিচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বৃত্তি ঝরনা হবে, কিম্বা পায়ে-চলা পথ।

বাড়ির লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে পণ করত পাগলামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগলামি তাকে ছাড়ত না।

#### ₹

কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দেয়, অথচ পরীক্ষায় থামকা পাশ করে ফেলে। এর সেই দশা হল।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল, অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।

কিন্তু, নিয়তি স্বর্গের পথেও মান্বের সংগ ছাড়ে না। দ্তগ্রেলা মার্কা ভুল করে তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

এখানে প্রব্যরা বলছে, "হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা।" মেয়েরা বলছে, "চলল্ম, ভাই, কাজ রয়েছে পড়ে।" সবাই বলে, "সময়ের মূল্য আছে।" কেউ বলে না, "সময় অমূল্য।" "আর তো পারা যায় না" বলে সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারি খুশি হয়। "খেটে খেটে হয়রান হল্ম" এই নালিশটাই সেখানকার সংগীত।

এ বেচারা কোথাও ফাঁক প্লায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে বাসত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম করে বসতে চায়, শ্নতে পায় সেখানেই ফসলের খেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেছে। কেবলই উঠে যেতে হয়, সরে যেতে হয়।

ভারি এক বাসত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে। পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মতো।

তাড়াতাড়ি সে এলো খোঁপা বে'ধে নিয়েছে। তব্ব দ্বচারটে দ্বরুত অলক কপালের উপর ঝাকে পড়ে তার চোথের কালো তারা দেখবে বলে উ'কি মারছে।

স্বগীর বেকার মান্রটি এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, চণ্ডল ঝরনার ধারে তমাল-গাছটির মতো স্থির।

জানলা থেকে ভিক্ষাককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, এ'কে দেখে মেয়েটির তেমনি দয়া হল।

"আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই?"

নিশ্বাস ছেডে বেকার বললে. "কাজ করব তার সময় নেই।"

মেয়েটি ওর কথা কিছ্ই ব্রুতে পানলে না। বললে, "আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?"

. বেকার বললে, "তোমার হাত থেকেই কাজ নেব বলে দাঁড়িয়ে আছি।" "কী কাজ দেব।"

"তুমি যে ঘড়া কাঁখে করে জল তুলে নিয়ে যাও তারই একটি যদি আমাকে দিতে পার।"

"ঘড়া নিয়ে কী হবে। জল তুলবে?"

"না, আমি তার গায়ে চিত্র করব।"

মেরোট বিরক্ত হয়ে বললে, "আমার সময় নেই, আমি চলল্ম।"

কিন্তু, বেকার লোকের সর্গে কাজের লোক পারবে কেন। রোজ ওদের উৎস-তলায় দেখা হয় আর রোজ সেই একই কথা, "তোমার কাঁথের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করব।"

হার মানতে হল, ঘডা দিলে।

সেইটিকৈ ঘিরে ঘিরে বেকার আঁকতে লাগল কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের।

আঁকা শেষ হলে মেরোটি ঘড়া তুলে ধরে ঘ্ররিয়ে ঘ্রিয়ে দেখলে। তুর্ বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এর মানে?"

বেকার লোকটি বললে, "এর কোনো মানে নেই।"

ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।

সবার চোখের আড়ালে বসে সেটিকৈ সে নানা আলোতে নানা রকমে হেলিয়ে ঘ্ররিয়ে দেখলে। রাত্রে থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জেনলে চুপ করে বসে সেই চিব্রটা দেখতে লাগল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন কিছ্ব দেখেছে যার কোনো মানে নেই।

তার পর্রাদন যখন সে উৎসতলায় এল তখন তার দ্বৃটি পায়ের বাস্ততায় একট্র যেন বাধা পড়েছে। পা দ্বৃটি যেন চলতে চলতে আন্মনা হয়ে ভাবছে—যা ভাবছে তার কোনো মানে নেই। সেদিনও বেকার মান্ত্র এক পাশে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি বললে, "কী চাও।"

সে বললে, "তোমার হাত থেকে আরও কাজ চাই।"

"কী কাজ দেব।"

"যদি রাজি হও, রঙিন স্তো ব্নে ব্নে তোমার বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে দেব।"

"কী হবে।"

"কিছুই হবে না।"

নানা রঙের নানা-কাজ-করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধতে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায়।

8

এ দিকে দেখতে দেখতে কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁক পড়তে লাগল। কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে উঠল।

স্বগর্শিয় প্রবীণেরা বড়ো চিন্তিত হল। সভা ডাকলে। তারা বললে, "এখানকার ইতিহাসে কখনো এমন ঘটে নি।"

স্বর্গের দ্তে এসে অপরাধ স্বীকার করলে। সে বললে, "আমি ভূল লোককে ভূল স্বর্গে এনেছি।"

ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙিন পার্গাড় আর কোমরবশ্বের বাহার দেখেই সবাই বুঝলে, বিষম ভল হয়েছে।

সভাপতি তাকে বললে, "তোমাকে প্রথিবীতে ফিরে যেতে হবে।"

সে তার রঙের ঝালি আর তুলি কোমরে বে'ধে হাঁফ ছেড়ে বললে, "তবে চললাম।"

মেয়েটি এসে বললে, "আমিও যাব।"

প্রবীণ সভাপতি কেমন অনামনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখলে এমন-একটা কান্ড যার কোনো মানে নেই।

### রাজপুত্রর

রাজপত্ত্রর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

শহরে গ্রামে আর-সকলে হাটবাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে; যে আমাদের চিরকালের রাজপত্ত্বর সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।

কেন যায়।

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খাল বিলের জল খাল বিলের মধ্যেই শান্ত। কিন্তু, গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। রাজপ**্ত্**রকে তার রাজ্যট্রকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখবে কে। তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না. সাতসমূদ্র তেরোনদী পার হয়ে যায়।

মান্য বারে বারে শিশ্ব হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন করে এই প্রোতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, "আমরা সেই রাজপুত্রের।"

তেপান্তর মাঠ যদি বা ফ্রেরোয়, সামনে সম্দ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈত্যপ্রেরীতে রাজকন্যা বাঁধা আছে।

প্থিবীতে আর-সকলে টাকা খ্রুছে, নাম খ্রুছে, আরাম খ্রুছে, আর যে আমাদের রাজপ্রুর সে দৈত্যপ্রী থেকে রাজকন্যাকে উন্ধার করতে বেরিয়েছে। তৃফান উঠল, নোকো মিলল না, তব্ব সে পথ খ্রুছে।

এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-গোড়াকার র পকথা আর সব-শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মছে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের থবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সম্দ্র দ্বর্গম, দৈত্য দ্বর্জায়, আর ছোটো মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে, "বন্দিনীকে উন্ধার করে আনব।"

বাইরে বনের অন্ধকারে বৃণ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোটো ছেলেটি চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, ''দৈত্যপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে।"

#### ₹

সামনে এল অসীম সম্দু, স্ব্পের-টেউ-তোলা নীল ঘ্নের মতো। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোডার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু, যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কী হল। এ কোন্ জাদ্বকরের জাদ্ব। এ যে শহর। ট্রাম চলেছে। আপিসম্বথো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দ্বর্গম। তালপাতার বাঁশি-ওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফ্র্ দিয়ে চলেছে।

আর, রাজপ্রেরের এ কী বেশ। এ কী চাল। গায়ে বোতামখোলা জামা. ধ্রতিটা খ্ব সাফ নয়, জ্তোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসাথরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়।

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপাফ্রলের মতো রঙ নয়, হাসিতে তার মানিক থসে না। আকাশের তারার সংখ্য তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফ্রল ফোটে তারই সংখ্য।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল গরিব, অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে, সকলে নিন্দে করলে।

বাপ গেছে মরে. এখন মেয়ে এসেছে খ্রড়োর বাড়িতে।

পাত্রের সন্ধান মিলল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতিনাতনির সংখ্যাও অলপ নয়। তার দাবরাবের সীমা ছিল না।

খ্র্ডো বললেন, মেয়ের কপাল ভালো।

এমন সময় গায়ে-হল্বদের দিনে মেরেটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাসার সেই ছেলেটিকে। খবর এল, তারা ল্বকিয়ে বিবাহ করেছে। তাদের জাতের মিল ছিল না, ছিল কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তাঁর ইন্টদেবতার কাছে সোনার সিংহাসন মানত করে বললেন, "এ ছেলেকে কে বাঁচায়।"

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকিল প্রবীণ সব সাক্ষী দেবতার কুপায় দিনকে রাত করে তুললে। সে বড়ো আশ্চর্য।

সেইদিন ইম্টদেবতার কাছে জোড়া পাঁঠা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজল, সকলেই খ্রিশ হল। বললে, "কলিকাল বটে, কিল্তু ধর্ম এখনো জেগে আছেন।"

9

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু, দীর্ঘ পথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সংগীহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শ্নতে হল, "হাঁউমাউখাঁউ, মান্বের গন্ধ পাঁউ।" মান্বকে খাবার জন্যে চারি দিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থামল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিষ্তরে কেবল একজন দ্যাময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেমনি ছোঁয়ানো অমনি এ কী কাল্ড। শহর গেল মিলিয়ে, দ্বন্দ গেল ভেঙে।

মুহ্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপ্ত্র। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা। দৈত্যপত্রীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে।

য**ুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়—সেই ঘ**রছাড়া মান্য তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সম্দ্রের ঢেউ গর্জন করছে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ. সে রাজপুত্রের।

# সুয়োরানীর সাধ

भुद्यातानीत वृचि भत्रगकाल এल।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছ্বই ভালো লাগছে না। বন্দি বড়ি নিয়ে এল। মধ্য দিয়ে মেড়ে বললে, "খাও।" সে ঠেলে ফেলে দিলে।

রাজার কানে খবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কী হয়েছে, কী চাই।"

সে গ্মেরে উঠে বললে, "তোমরা সবাই যাও; একবার আমার স্যাঙাংনিকে ডেকে দাও।"

স্যাঙার্ণনি এল। রানী তার হাত ধরে বললে, "সই, বসো। কথা আছে।"

স্যাঙাণীন বললে, "প্রকাশ করে বলো।"

স্রোরানী বললে, "আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল দ্যোরানীর। তার পরে হল দ্টো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল।

তার পরে দুয়োরানীর কথা আমার মনেই রইল না।

তার পরে একদিন দোলযান্তা। নাটমন্দিরে যাচ্ছি ময়রপথি চড়ে। আগে লোক পিছে লশকর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মুদুঙ্গ।

এমনসময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কু'ড়ে-ঘর, চাঁপাগাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুড়ো দিয়ে শৃঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'আহা. ঘরখানি কার।' সে বললে, দুয়োরানীর।

তার পরে ঘরে ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জ্বালি নি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'এ ঘরে আমি থাকব না।'

রাজা বললে, 'আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শুডেখর গ্রেড়ায় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে এ'কে দেব প্রশেষ মালা।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ গিয়েছে, কু'ড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির-বাগানের একটি ধারে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

কু'ড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফরল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লম্জা পেলেম।

তার পরে একদিন স্নান্যাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সংগ্রে একশো সাত জন স্থিগনী। জলের মধ্যে পালিক নামিয়ে দিলে, স্নান হল।

পথে ফিরে আসছি, পাল্কির দরজা একট্র ফাঁক করে দেখি, ও কোন্ ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় করে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।

ছত্রধারিণীকে শ্বধোলেম, 'মেয়েটি কে, কোন্ দেবমন্দিরে তপস্যা করে।'

ছত্রধারিণী হেসে বললে 'চিনতে পারলে না? ঐ তো দুয়োরানী।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললৈম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলার রাস্তা দিয়ে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

রাস্তার রাস্তায় পাহারা বসল, লোকজন গেল সেরে।

সাদা শাঁখা পরলেম আর লালপেড়ে শাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় করে জল

তুলে আনলেম। দ্বয়োরের কাছে এসে মনের দ্বঃথে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলেম তা হল না, শব্ধ লম্জা পেলেম।

তার পরে সেদিন রাস্যাতা।

মধ্বনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁব্ পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।

পর্যাদন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দেখি, বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চুড়ায় তার বনফর্লের মালা। হাতে তার ডালি; তাতে শালকে ফ্ল, তাতে বনের ফল, তাতে খেতের শাক।

ছত্রধারিণীকে শ্বধোলেম, 'কোন্ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে।' ছত্ত্রধারিণী বললে, 'জান না? ঐ তো দ্বয়োরানীর ছেলে। ওর মার জন্যে নিয়ে চলেছে শাল্যক ফ্রল. বনের ফল. খেতের শাক।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ খাব শাল্মক ফ্লল, বনের ফল, খেতের শাক: আমার ছেলে নিজের হাতে তলে আনবে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

সোনার পালিঙ্কে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লঙ্জা পেলেম।

তার পরে আমার কী হল কী জানি।

একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শ্রধার, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

স্রোরানী হয়েও কী চাই সে কথা লঙ্জায় কাউকে বলতে পারি নে। তাই তোমাকে ডেকেছি, স্যাঙাংনি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে. 'ঐ দ্বয়োরানীর দুঃখ আমি চাই'।"

স্যাঙাণনি গালে হাত দিয়ে বললে, "কেন বলো তো।"

স্বয়োরানী বললে, "ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে স্বর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।"

# বিদূষক

কাণ্ডীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনামানিকে হাতি বোঝাই হল।

দেশে ফেরবার পথে বলেশ্বরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা প্রজো

প্রজ্যে দিয়ে চলে আসছেন—গায়ে রক্তবন্দ্র, গলায় জবার মালা, কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক; সংগ্যে কেবল মন্ত্রী আর বিদ্যেক।

এক জায়গায় দেখলেন, পথের ধারে আমবাগানে ছেলেরা খেলা করছে। রাজা তাঁর দুই সংগীকে বললেন, "দেখে আসি, ওরা কী খেলছে।"

#### ₹

ছেলেরা দুই সারি পুতুল সাজিয়ে যুন্ধ-যুন্ধ খেলছে।
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে কার যুন্ধ।"
তারা বললে, "কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর।"
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার জিত, কার হার।"
ছেলেরা বুক ফ্রলিয়ে বললে, "কর্ণাটের জিত, কাঞ্চীর হার।"
মন্দ্রীর মুখ গদ্ভীর হল, রাজার চক্ষ্ব রক্তবর্ণ, বিদ্যুক হা হা করে হেসে
উঠল।

#### 0

রাজা যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনো ছেলেরা খেলছে। রাজা হ্রুকুম করলেন, "এক-একটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধাে, আর লাগাও বেত।"

গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছ্বটে এল। বললে, "ওরা অবোধ, ওরা খেলা করছিল, ওদের মাপ করো।"

রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, "এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে, কাণ্ডীর রাজাকে কোনোদিন যেন ভূলতে না পারে।"

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

#### 8

সন্ধেবেলায় সেনাপতি রাজার সম্মূথে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করে বললে. "মহারাজ, শ্গোল কুকুর ছাড়া এ গ্রামে কারো মুখে শব্দ শ্নতে পাবে না।" মন্ত্রী বললে, "মহারাজের মান রক্ষা হল।" , পুরোহিত বললে, "বিশেবশ্বরী মহারাজের সহায়।" বিদ্যক বললে, "মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।" রাজা বললেন, "কেন।"

বিদ্যেক বললে, "আমি মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।"

೦

### যোড়া

স্থিত কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছ্রিটর ঘণ্টা বাজে বলে, হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভান্ডারীকে ডেকে বললেন, "ওহে ভান্ডারী, আমার কারখানাঘরে কিছ্ম কিছ্ম পঞ্চভতের জোগাড় করে আনো, আর-একটা নতুন প্রাণী সূচিট করব।"

ভান্ডারী হাত জোড় করে বললে, "পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগালো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্তেজ তলায় এসে ঠেকেছে। থাকবার মধ্যে আছে মরং ব্যোম, তা সে যত চাই।"

চতুর্ম্ব কিছ্ক্ষণ ধরে চারজোড়া গোঁফে তা দিয়ে খললেন, "আচ্ছা ভালো, ভান্ডারে যা আছে তাই নিয়ে এসো, দেখা যাক।"

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি-অপ্-তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিঙ, না দিলেন নখ; আর দাঁত যা দিলেন তাতে চিবনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাণ্ড থেকে কিছ্মুখরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুন্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগবার মতো হল কিন্তু-তার লড়াইয়ের শখ রইল না। এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তব্ম বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গ্লেব আছে, তাই একে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাই হোক, সৃষ্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মর্থ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় যোলো-আনা গেল ম্বিন্তর দিকে। এ হাওয়ার আগে ছ্বটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দেড়িয়; এ দেড়িয় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শথ। কিছ্ব কাড়তে চায় না, কাউকে মায়তে চায় না, কেবলই পালাতে চায়— পালাতে পালাতে একেবারে ব্রুদ হয়ে যাবে, কিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে 'না' হয়ে যাবে, এই তার মতলব। জ্ঞানীয়া বলেন, ধাতের মধ্যে মর্থব্যোম যখন ক্ষিতি-অপ্-তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এইরকমই ঘটে।

রহনা বড়ো খ্রিশ হলেন। বাসার জন্যে তিনি অন্য জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গ্রহা, কিন্তু এর দৌড় দেখতে ভালোবাসেন বলে একে দিলেন খোলা মাঠ। মাঠের ধারে থাকে মান্ষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছ্ম জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছ্মটতে দেখে মনে মনে ভাবে, "এটাকে কোনো গতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাট করার বড়ো স্মবিধে।"

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাব্ক আর কাঁধে মারে জ্বতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাখলে হাতছাড়া হবে, তাই ঘোড়াটার চারি দিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গ্রহা, কেউ কাড়ল না। কিন্তু, ঘোড়ার ছিল খোলা মাঠ, সে এসে ঠেকল আন্তাবলে। প্রাণীটাকে মর্ংব্যাম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উসূকে দিলে, কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

যথন অসহ্য হল তথন ঘোড়া তার দৈয়ালটার 'পরে লাথি চালাতে লাগল। তার পা যতটা জথম হল দেয়াল ততটা হল না; তব্ব, চুন বালি খসে দেয়ালের সৌন্দর্য নৃষ্ট হতে লাগল।

এতে মানুষের মনে বড়ো রাগ হল। বললে, "একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আট প্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে।"

মন পাবার জন্যে সইসগ্লো এমনি উঠে পড়ে ডাণ্ডা চালালে যে, ওর আর লাথি চলল না। মান্য তার পাড়াপড়াশকে ডেকে বললে, "আমার এই বাহনটির মতো এমন ভক্ত বাহন আর নেই।"

তারা তারিফ করে বললে, "তাই তো, একেবারে জলের মতো ঠাণ্ডা। তোমারই ধর্মের মতো ঠাণ্ডা।"

একে তো গোড়া খেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নথ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শ্নেয় লাখি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিহি চিহি করতে লাগল। তাতে মান্বের ঘ্মভেঙে যায় আর পাড়াপড়শিরাও ভাবে, আওয়াজটা তো ঠিক ভবিগদ্গদ শোনাচ্ছেনা। মুখ বন্ধ করবার অনেকরকম যন্ত বেরোল। কিন্তু, দম বন্ধ না করলে মুখ তো একেবারে বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমুষ্র খাবির মতো মাঝে মাঝে বেরোতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহমার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার প্থিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বললেন, "নিশ্চয় তোমারই কীতি'! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েছ।"

যম বললেন, "স্থিকতা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ। একবার মান্বের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো।"

রহনা দেখেন, অতি ছোটো জায়গা, চার দিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিহি চিহি করছে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মান্বকে বললেন, "আমার এই জীবকে যদি মৃত্তি না দাও তবে বাঘের মতো ওর নখদন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগবে না।"

মান্য বললে, "ছি ছি. তাতে হিংস্লতার বড়ো প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু, যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মর্ন্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্মেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েছি। খাসা আস্তাবল।"

ব্রহ্মা জেদ করে বললেন, "ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

মান্য বললে, "আচ্ছা, ছেড়ে দেব। কিন্তু, সাত দিনের মেয়াদে; তার পরে যদি বল, তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভালো নয়, তা হলে নাকে থত দিতে রাজি আছি।"

মান্ব করলে কী, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু, তার সামনের দ্টো পায়ে কষে রশি বাঁধল। তথন ঘোড়া এমনি চলতে লাগল যে, ব্যাঙের চাল তার চেয়ে স্নন্দর।

রহা থাকেন স্দুর্র স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখতে পান, তার হাঁট্র বাঁধন দেখতে পান না। তিনি নিজের কীর্তির এই ভাঁড়ের মতো চালচলন দেখে লঙ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, "ভুল করেছি তো।"

মান্য হাত জোড় করে বললে, "এখন এটাকে নিয়ে করি কী। আপনার ব্রহালোকে যদি মাঠ থাকে তো বরণ সেইখানে রওনা করে দিই।"

রহনা ব্যাকুল হয়ে বললেন, ''যাও যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে।''

মান্য বললে, "আদিদেব, মান্যের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা।" বহুয়া বললেন, "সেই তো মান্যের মন্যায়।"

# কর্তার ভূত

ব্রুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসর্ম্থ সবাই বলে উঠল, "তুমি গেলে আমাদের কীদশা হবে।"

শ্বনে তারও মনে দ্বঃখ হল। ভাবলে, "আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে।" তা বলে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তব্ব দেবতা দয়া করে বললেন, "ভাবনা কী। লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্-না। মান্বের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।"

₹

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেননা ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, স্বৃতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তব্ব স্বভাবদোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশস্বদ্ধ লোক ভূতগ্রন্থত হয়ে চোথ বুজে চলে। দেশের তত্তৃজ্ঞানীরা বলেন, "এই চোথ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদ্ভের চালে চলা। সূন্দির প্রথম চক্ষ্বান কীটাণুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।"

শ্বনে ভূতগ্রহত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভূতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এইজন্যে ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফ্রটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মান্বের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মান্ব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিচ্ছুই না থাক্— অম্ব হোক, বন্দ্র হোক, স্বাস্থ্য হোক— শান্তি থাকে।

কত-যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

9

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যংটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যং ভ্যাও করে না, ম্যাও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একট্ম মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগনুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মান্ম সেখানে একেবারে জুভিয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

8

এ দিকে দিব্যি ঠাপ্ডায় ভূতের রাজ্য জ্বড়ে 'খোকা ঘ্রমোলো, পাড়া জ্বড়োলো'। সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্তু, 'বাগ' এল দেশে'।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি চ্ড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "এমন হল কেন।"

তারা একবাক্যে শিখা নেড়ে বললে, "এটা ভূতের দোষ নয়, ভূতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন।"

भूति সকলেই বললে, "তা তো বটেই।" অত্যন্ত সান্থনা বোধ করলে।

দোষ যারই থাক্, খিড়াকির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, "খাজনা দাও।" আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, "খাজনা দাও।"

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে 'খাজনা দেব কিসে'।

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পর্ব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বর্লবর্নি এসে বেবাক ধান থেয়ে গেল, কারো হুশ ছিল না। জগতে যারা হুশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু, তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চর্ডার্মণির দল পর্থি খ্লে বলেন, "বেহুশ যারা তারাই পবিত্র, হুশিয়ার যারা তারাই অশ্রিচ, অতএব হুশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবৃশ্ধমিব সর্পতঃ।"

শ্বনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

le

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না 'খাজনা দেব কিসে'। শমশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে তার উত্তর আসে. "আব্র দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।"

প্রশনমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরও একটা প্রশন উঠে পড়েছে, "ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে।"

শ্বনে ঘ্রমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, "কী সর্বনাশ। এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শ্বনি নি। তা হলে সনাতন ঘ্বমের কী হবে— সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘ্বমের?"

প্রশনকারী বলে, "সে তো ব্রঝল্ম, কিন্তু আধ্বনিকতম ব্লব্বলির ঝাঁক আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কী করা যায়।"

মাসিপিসি বলে, "ব্লব্বলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।" অর্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, "যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।" ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, "চুপ। এখনো ঘানি অচল হয় নি।" শ্বনে দেশের খোকা নিস্তখ্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোন্দা কথাটা হচ্ছে, ব্ৰুড়ো কর্তা বেণ্চেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দ্বটো-একটা মান্ব, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাব্রে হাত জোড় করে বলে, "কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি।"

কর্তা বলেন, "ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।"

তারা বলে, "ভয় করে যে কর্তা।" কর্তা বলেন, "সেইখানেই তো ভূত।"

## তোতাকাহিনী

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মূখ'। সে গান গাহিত, শাদ্র পড়িত না। লাফাইত, উডিত, জানিত না কায়দাকাননে কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখিটাকে শিক্ষা দাও।"

### ŧ

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।

সিম্পান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

٥

স্যাকরা বিসল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে. দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক ঝাা্রিকয়া পাড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হন্দমান্দ।" কেহ বলে, "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কীকপাল।"

স্যাকরা থাল বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খ্রশি হইয়া সে তথান পাড়ি দিল বাডির দিকে।

পশ্চিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, "অলপ প্রমিথর কর্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পর্বাথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পর্বাথর নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতিপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস। বিদ্যা আর ধরে না।"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তথান ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির স্বীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উর্মাত হইতেছে।"

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর, রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল। তারা এবং তাদের মামাতো খ্রুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খ্রিশ হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

8

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দ্রক আছে যথেণ্ট। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, সত্য কথা যদি শর্নিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পশ্চিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দ্বকগ্বলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শ্রনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার ব্রিকলেন, আর তথনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চডিল।

Ć

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরী দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝন্প। পণিডতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্দ্রপাঠে লাগিলেন। মিন্দ্রি মজরুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খ্রুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধর্নন তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, কান্ডটা দেখিতেছেন!''

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খ্রিশ হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দ্রক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখিটাকে দেখিযাছেন কি।"

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, "ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।"

ফিরিয়া আসিয়া পশ্ডিতকে বলিলেন, "প্রাথিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।"

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খাদি। কামদাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বাঝিলেন, আয়োজনের বাটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পাথি ইইতে রাশি রাশি পাতা ছিণ্ডিয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মাধের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চীংকার করিবার ফাঁকটাকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাও হয়।

## त्रवीन्य-त्राह्मावली

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সদারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আছো করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্ৰ-দম্তুর-মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বৃঝিল, বেশ আশাজনক। তব্ স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্পট্ করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায় সেতার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেণ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "এ কী বেয়াদবি।"

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগ্নন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমান্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আকেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পশ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঃশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

9

পাখিটা মরিল। কোন্কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দ্রক লক্ষ্মীছাডা রটাইল, "পাখি মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কী কথা শ্নি।" ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা প্রা হইয়াছে।" রাজা শ্বোইলেন, "ও কি আর লাফায়।"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে।"

"না।"

"আর কি গান গায়।"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেটায়।"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।"

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঃথির শ্বকনো পাতা খস্খস্ গজ্গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গ্র্লি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

## অম্পষ্ট

জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সামনের বাড়ির জীবনযাত্রা। রেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা দিয়ে সেই ছবি আঁকা।

একদিন পড়ার বই পড়ে রইল, বনমালীর চোখ গেল সেই দিকে।

সেদিন দেখে, সে বাড়ির ঘরকল্লার প্ররোনো পটের উপর দ্রজন নতুন লোকের চেহারা। একজন বিধবা প্রবীণা, আর-একটি মেয়ের বয়স যোলো হবে কি সতেরো।

সেই প্রবীণা জানলার ধারে বসে মেয়েটির চুল বে'ধে দিচ্ছে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়ছে।

আর-একদিন দেখা গেল, চুল বাঁধবার লোকটি নেই। মেয়েটি দিনান্তের শেষ আলোতে বংকে পড়ে বোধ হল যেন একটি প্ররোনো ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আঁচল দিয়ে মাজছে।

তার পর দেখা যায়, জানলার ছেদগ্বলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতি দিনের কাজের ধারা—কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছা, জাঁতি হাতে স্বপর্বির কাটা, স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শ্বকোনো, বারান্দার রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্দ্রেরে মেলে দেওয়া।

দন্পন্রবেলায় পন্রন্ধেরা আপিসে; মেয়েরা কেউ বা ঘন্মোয়, কেউ বা তাস খেলে; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্বকম্ মিইয়ে আসে।

সেই সময়ে মের্য়েটি ছাদের চিলেকোঠায় পা মেলে বই পড়ে; কোনোদিন বা বইয়ের উপর কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থমকে থাকে, আর আঙ্কল যেন চলতে চলতে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা লিখছে চিঠি, খানিকটা খেলছে কলম নিয়ে, আর আলসের উপরে একটা কাক আধখাওয়া আমের আঁঠি ঠ্রকরে ঠ্রকরে খাচ্ছে।

এমন সময়ে যেন পণ্ডমীর অন্যমনা চাঁদের কোণার পিছনে পা টিপে টিপে একটা মোটা মেঘ এসে দাঁড়ালো। মেয়েটি আধাবয়সি। তার মোটা হাতে মোটা কাঁকন। তার সামনের চুল ফাঁক, সেখানে সি'থির জায়গায় মোটা সি'দ্বর আঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচমকা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাখি হঠাৎ পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখা যায় না। কখনো বা গভীর রাতে, কখনো বা সকালে বিকালে, ঐ বাড়ি থেকে এমন-সব আভাস আসে যার থেকে বোঝা যায়, সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্যে মাথা ঠুকছে।

এ দিকে জানলার ফাঁকে ফাঁকে চলছে ডাল বাছা আর পান সাজা; ক্ষণে ক্ষণে দ্বের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেছে উঠোনে কলতলায়।

এমনি কিছ, দিন যায়। সেদিন কাতি ক মাসের সন্ধ্যাবেলা; ছাতের উপর আকাশপ্রদীপ জনলেছে, আস্তাবলের ধোঁয়া অজগর সাপের মতো পাক দিয়ে আকাশের নিশ্বাস বন্ধ করে দিলে। বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি ঘরের জানলা খুলল অমনি তার চোখে পড়ল, সেই মেরেটি ছাতের উপর হাত জোড় করে স্থির দাঁড়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রান্তে মিল্লিকদের ঠাকুরঘরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। অনেক ক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে; তার পরে চলে গেল।

সেদিন বনমালী নিচে গিয়েই চিঠি লিখলে। লিখেই নিজে গিয়ে তথনি ডাকবাৰো ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুরে শুরে একমনে কামনা করতে লাগল, সে চিঠি যেম না পেণছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ ভূলে চাইতে পারলে না। সেই দিনই বনমালী মধ্বপুরে চলে গেল; কোথায় গেল কাউকে বলে গেল না। কলেজ খোলবার সময় সময় ফিরে এল। তখন সন্ধ্যাবেলা। সামনের বাড়ির

আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব গেল কোথায়। বন্মালী বলে উঠল, "যাক, ভালোই হয়েছে।"

ঘরে ঢুকে দেখে ডেস্কের উপরে একরাশ চিঠি। সব-নিচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোস্ট-আপিসের

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুললে না। কেবল আলোর সামনে তুলে ধরে দেখলে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পণ্ট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে তেমনি অস্পণ্ট অক্ষর।

একবার খ্লতে গেল, তার পরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে দিলে; শপথ করে বললে, "এ চিঠি কোনোদিন খুলব না।"

## পট

যে শহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্ব'-পরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চির্নদনের ব্যাবসা।

সে মনে ভাবে, "ধনী ছিলেম, ধন গিয়েছে, হয়েছে ভালো। দিনরাত দেবতার রপে ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে।"

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আনলে। সেদিন তাই নিয়ে শহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চলল না।

নতুন রাজমন্ত্রী, এই তো সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মান্য করে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিংকাঠি, তাই দিয়ে ব্বড়োর সর্বাস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুরঘর; সেখানে গিয়ে হাত জোড় করে বললে, "এই জন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায়, রঙে রঙে তোমাকে ক্মরণ করে এলেম। এত দিনে বর দিলে কি এই অপমান।" Ş

এমন সমর রথের মেলা বসল।

সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিনতে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লশকর।

সে একটি পর্ট বেছে নিয়ে বললে, "আমি কিনব।"

অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাসা করলে. "ছেলেটি কে।"

সে বললে, "আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।"

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে, "বেচব না।"

শ্বনে ছেলের আবদার আরও বেড়ে উঠল। বাড়িতে এসে সে খায় না, মৃখ ভার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থালিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে; মোহরভরা থাল মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্ৰী মনে মনে বললে. "এত বডো স্পৰ্ধা!"

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হঁতে লাগল ততই সে মনে মনে বললে, "এই আমার জিত।"

### 9

প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইন্টদেবতার একথানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোনো পূজা সে জানে না।

একদিন দেখলে, ছবি তার মনের মতো হয় না। কী যেন বদল হয়ে গেছে।
কিছুতে তার ভালো লাগে না। তাকে যেন মনে মারে।

দিনে দিনে সেই সংক্ষা বদল স্থাল হয়ে উঠতে লাগল। একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বললে, "বাুঝতে পেরেছি।"

আজ সে স্পত্ট দেখলে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মতো হয়ে উঠছে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, "মন্ত্রীরই জিত হল।"

সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বললে, "এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।"

মন্ত্রী বললে, "কত দাম।"

অভিরাম বললে, "আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিরেছিলে, এই পট দিরে সেই ধ্যান ফিরে নেব।"

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলে না।

## নতুন পুতুল

এই গ্ণী কেবল প্তুল তৈরি করত; সে প্তুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জনো।

বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় প্রতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গ্রণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেছে।

যথন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে পর্তুল সে গড়ে তার কিছর গড়ে কিছর গড়ে না, কিছর রঙ দেয় কিছর বাকি রাখে। মনে হয়, পর্তুলগরলো যেন ফররোয় নি, যেন কোনোকালে ফর্রিয়ে যাবে না। নবীনের দল বললে. "লোকটা সাহস দেখিয়েছে।"

প্রবীণের দল বললে, "একে বলে সাহস? এ তো স্পর্ধা।"

কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি। এ কালের রাজকন্যারা বলে, "আমাদের এই প্রতুল চাই।"

সাবেক কালের অন,চরেরা বলে, "আরে ছিঃ।"

শ্বনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

ব্রুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাভরা প্রতুল যেন খেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মতো ওপারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, দ্ব বছর যায়, ব্রুড়োর নাম সবাই ভূলেই গেল। কিষণলাল হল রাজবাড়ির প্রুত্লহাটের সর্দার।

## २

ব্জোর মন ভাঙল, ব্জোর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে তাকে বললে, "তুমি আমার বাড়িতে এসো।"

জামাই বললে, "খাও দাও, আরাম করো, আর স্বজির খেত থেকে গোর্ বাছ্বর খেদিয়ে রাখো।"

ব্রুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকরনার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নোকো বোঝাই করে শহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেছে সে কথা বৃড়ো বোঝে না, তেমনিই সে বোঝে না যে, তার নাতনির বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় বসে ব,ড়ো খেত আগলায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে ঢুলে পড়ে সেখানে নাতান গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে; ব,ড়োর ব,কের হাড়গ,লো পর্যন্ত খ,শি হয়ে ওঠে। সে বলে, "কী দাদি, কী চাই।"

নাতনি বলে, "আমাকে পর্তুল গড়িয়ে দাও, আমি খেলব।" বর্ড়ো বলে, "আরে ভাই, আমার পর্তুল তোর পছন্দ হবে কেন।" নাতনি বলে, "তোমার চেয়ে ভালো পর্তুল কে গড়ে শর্নি।" ব্যুড়ো বলে, "কেন, কিষণলাল।" নাতনি বলে, "ইস্! কিষণলালের সাধ্যি!"

দ্বজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েছে। বারে বারে একই কথা।

তার পরে ব্র্ড়ো তার ঝ্রলি থেকে মালমশলা বের করে; চোখে মদত গোল চশমাটা আঁটে।

নাতনিকে বলে, "কিন্তু দাদি, ভুটা যে কাকে খেয়ে যাবে।"

নাতনি বলে, "দাদা, আমি কাক তাড়াব।"

বেলা বয়ে যায়; দুরে ই দারা থেকে বলদে জল টানে, তার শব্দ আসে; নাতনি কাক তাড়ায়, বুড়ো বসে বসে পুতৃল গড়ে।

9

ব্বড়োর সকলের চেয়ে ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড়ো কড়া, তার সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

ব্যুড়ো আজ একমনে প্রতুল গড়তে বসেছে; হু শ হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে ঘন ঘন হাত দুলিয়ে আসছে।

কাছে এসে যখন সৈ ডাক দিলে তখন চশমাটা চোখ থেকে খ্লে নিয়ে অবোধ ছেলের মতো তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বললে, "দুধ দোওয়া পড়ে থাক্, আর তুমি স্ভদাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও। অত বড়ো মেয়ে, ওর কি প্তুলখেলার বয়স।"

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "স্বভুদ্রা খেলবে কেন। এ প্রতুল রাজবাড়িতে বেচব। আমার দাদির যেদিন বর আসবে সেদিন তো ওর গলায় মোহরের মালা পরাতে হবে। আমি তাই টাকা জমাতে চাই।"

মেয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, "রাজবাড়িতে এ পত্তেল কিনবে কে।"

व दुष्णात भाषा दर् हे रहा राजा। हुन करत वरम तहन।

স্ভদ্রা মাথা নেড়ে বললে, "দাদার প্রতুল রাজবাড়িতে কেমন না কেনে দেখব।"

8

দ্ব দিন পরে স্বভদ্রা এক কাহন সোনা এনে মাকে বললে, "এই নাও, আমার দাদার প্রতুলের দাম।"

মা বললে, "কোথায় পেলি।"

মেয়ে বললে, "রাজপ্রবীতে গিয়ে বেচে এসেছি।"

ব্যুড়ো হাসতে হাসতে বললে, "দাদি, তব্যু তো তোর দাদা এখন চোখে ভালো দেখে না, তার হাত কে'পে যায়।"

মা খুশি হয়ে বললে, "এমন ষোলোটা মোহর হলেই তো স্ভদার গলার হার হবে।"

বুড়ো বললে, "তার আর ভাবনা কী।"

স্বভদ্রা ব্বড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "দাদাভাই, আমার বরের জন্যে তো ভাবনা নেই।"

ব্যুড়ো হাসতে লাগল, আঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে।

Œ

ব্রুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে প্রতুল গড়ে আর প্রভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দ্বের ই'দারায় বলদে ক্যাঁ-কোঁ করে জল টানে।

একে একে ষোলোটা মোহর গাঁখা হল, হার প্রণ হয়ে উঠল।

মা বললে. "এখন বর এলেই হয়।"

স্ভদ্রা ব্রেড়ার কানে কানে বললে, "দাদাভাই, বর ঠিক আছে।"

मामा वलाल, "वल् ाा मामि, काथाय शिल वत।"

স্কুলা বললে, "যেদিন রাজপ্রীতে গেলেম দ্বারী বললে, কী চাও। আমি বললেম, রাজকন্যাদের কাছে প্রতুল বেচতে চাই। সে বললে, এ প্রতুল এখনকার দিনে চলবে না। বলে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মান্র আমার কালা দেখে বললে, দাও তো, ঐ প্রতুলের একট্র সাজ ফিরিয়ে দিই, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মান্র্যিটকে তুমি যদি পছন্দ কর দাদা, তা হলে আমি তার গলায় মালা দিই।"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, "সে আছে কোথায়।"
নাতনি বললে, "ঐ যে, বাইরে পিয়ালগাছের তলায়।"
বর এল ঘরের মধ্যে; বুড়ো বললে, "এ যে কিষণলাল।"
কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "হাঁ, আমি কিষণলাল।"
বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, "ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে
আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।"

নাতনি ব্রড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বললে, "দাদা, তোমাকে সূম্ধ।"

## উপসংহার

ভোজরাজের দেশে যে মেয়েটি ভোরবেলাতে দেবমন্দিরে গান গাইতে যায় সে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

আচার্য বলেন, "একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একখানি স্বর লাগল। তার পরে সেইদিন যখন সাজি নিয়ে পার্লবনে ফ্ল তুলতে গোছ তখন এই মের্য়েটিকে ফ্লুলগাছতলায় কুড়িয়ে পেলেম।"

সেই অবধি আচার্য মেরেটিকে আপন তম্ব্রোটির মতো কোলে নিয়ে মান্ব করেছে: এর মুখে যখন কথা ফোটে নি এর গলায় তখন গান জাগল।

আজ আচার্যের কণ্ঠ ক্ষীণ, চোখে ভালো দেখেন না। মেয়েটি তাঁকে শিশ্র মতো মানুষ করে।

কত যুবা দেশ বিদেশ থেকে এই মেরেটির গান শুনতে আসে। তাই দেখে মাঝে মাঝে আচার্যের বুক কে'পে ওঠে; বলেন, "যে বোঁটা আলগা হয়ে আসে ফুলটি তাকে ছেডে যায়।"

মেরেটি বলে, "তোমাকে ছেড়ে আমি এক পলক বাঁচি নে।" আচার্য তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, "যে গান আজ আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল সেই গান তোরই মধ্যে রূপ নিয়েছে। তুই যদি ছেড়ে যাস তা হলে আমার চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব।"

## 2

ফাগ্রনপ্রণিমায় আচার্যের প্রধান শিষ্য কুমারসেন গ্রের পায়ে একটি আমের মঞ্জরী রেখে প্রণাম করলে। বললে, "মাধবীর হৃদয় পেয়েছি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তা হলে দ্বজনে মিলে আপনার চরণসেবা করি।"

আচার্যের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন, "আনো দেখি আমার তম্ব্রা। আর, তোমরা দুইজনে রাজার মতো, রানীর মতো, আমার সামনে এসে বসো।"

তম্ব্রা নিয়ে আচার্য গান গাইতে বসলেন। দ্বলহা-দ্বলহীর গান, সাহানার সুরে। বললেন, "আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব।"

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না। বৃণ্টির ফোঁটায় ভেরে-ওঠা জ্বই-ফ্রলটির মতো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে খসে পড়ে। শেষে তম্ব্রাটি কুমারসেনের হাতে দিয়ে বললেন, 'বিংস, এই লও আমার যন্ত্র।"

তার পরে মাধবীর হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এই লও আমার প্রাণ।"

তার পরে বললেন, "আমার গানটি দ্বজনে মিলে শেষ করে দাও, আমি শ্বনি।" মাধবী আর কুমার গান ধরলে— সে যেন আকাশ আর প্রের্চাদের কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।

### 0

এমন সময়ে দ্বারে এল রাজদূত, গান থেমে গেল।

আচার্য কাঁপতে কাঁপতে আসন থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজের কী আদেশ।"

দ্ত বললে, "তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, মহারাজ তাকে ডেকেছেন।" আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ইচ্ছা তাঁর।"

দতে বললে, "আজ রাত পোয়ালে রাজকন্যা কাম্বোজে পতিগ্রে যাত্রা করবেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।"

রাত পোয়ালো, রাজকন্যা **যাত্রা করলে।** 

মহিষী মাধবীকে ডেকে বললে, "আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপরে।"

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাব্দিটর আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।

### 8

রাজকন্যার ময়্রপঙ্খী আগে যায়, আর তার পিছে পিছে যায় মাধবীর পালিক। সে পালিক কিংখাবে ঢাকা, তার দুই পাশে পাহারা। পথের ধারে ধ্রলোর উপরে ঝড়ে-ভাঙা অশ্বত্থভালের মতো পড়ে রইলেন আচার্য, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুমারসেন।

পাখিরা গান গাইছিল পলাশের ডালে; আমের বোলের গল্ধে বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠোছিল। পাছে রাজকন্যার মন প্রবাসে কোনোদিন ফাগ্বনসন্ধ্যায় হঠাৎ নিমেষের জন্য উতলা হয়, এই চিন্তায় রাজপ্রহীর লোকে নিশ্বাস ফেললে।

# পুনরাবৃত্তি

সেদিন য**ুদ্ধের খবর ভালো**ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন।

দেখতে পেলেন, প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে খেলা করছে একটি ছোটোছেলে আর একটি ছোটো মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী খেলছ।"

তারা বললে, "আমাদের আজকের খেলা রামসীতার বনবাস।"

রাজা সেখানে বসে গেলেন।

ছেলেটি বললে, "এই আমাদের দন্ডকবন, এখানে কুটীর বাঁধছি।" সে একরাশ ভাঙা ডালপালা খড় ঘাস জন্টিয়ে এনেছে, ভারি ব্যাস্ত।

আর, মেয়েটি শাক পাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগ্রনে রাঁধছে: রাম খাবেন, তারই আয়োজনে সীতার এক দণ্ড সময় নেই।

রাজা বললেন, "আর তো সব দেখছি, কিন্তু রাক্ষ্স কোথায়।"

ছেলেটিকে মানতে হল, তাদের দন্ডকবনে কিছ্ব কিছ্ব হুটি আছে।

রাজা বললেন, "আচ্ছা, আমি হব রাক্ষস।"

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে দেখলে। তার পরে বললে, "তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।"

রাজা বললেন, "আমি খুব ভালো হারতে পারি। পরীক্ষা করে দেখো।"

সেদিন রাক্ষসবধ এতই স্বাচার্র্পে হতে লাগল যে, ছেলেটি কিছ্বতে রাজাকে ছবিটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশবারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মরতে হল। মরতে মরতে হাঁপিয়ে উঠলেন।

ত্রেতাষ্ব্রে পশ্ববটীতে যেমন পাখি ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক তেমনি করেই ডাকতে লাগল। ত্রেতাষ্ব্রে সব্জ পাতার পদায় পদায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন স্বর বে'ধে নিয়েছিল আজও ঠিক সেই স্বরই বাঁধলে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল।

মন্দ্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলে মেয়ে দুটি কার।"

মন্দ্রী বললে, "মেয়েটি আমারই, নাম র্ন্তিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ গরিব ব্রাহ্মণ, দেবপ্রজা করে দিন চলে।"

রাজা বললেন, "যখন সময় হবে এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয়, এই আমার ইচ্ছা।"

শ্বনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হে°ট করে রইল।

₹

দেশে সবচেয়ে যিনি বড়ো পশ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চবংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসম্ন হল না। অন্য সকলেও লঙ্জা পেলে। কিন্তু, রাজার ইচ্ছা।

সকলের চেয়ে সংকট রুচিরার। কেননা, ছেলেরা কানাকানি করে। লঙ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে প্রথি এগিয়ে দেয় সে প্রথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে সে উত্তর করে না।

র্বাচর প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কোশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, র্বাচরও সেই ছিল পণ।

মনে হল, সেটা খ্ব সহজেই ঘটবে, কারণ কোশিক পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যক্ত বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভর্ণসনা করে বলেন, "বিদ্যায় তোমার অন্রাগ নেই কেন।"

সে বলে, "আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিসে।" অধ্যাপক বলেন, "সে-সব অনুরাগ ছাড়ো।" সে বলে, "তা হলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ থাকবে না।"

9

এমনি করে কিছু কাল যায়। রাজা অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে।"

অধ্যাপুক বললেন, "র্নিচরা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কৌশিক?"

অধ্যাপক বললেন, "সে যে কিছ্ই শিখেছে এমন বোধ হয় না।" রাজা বললেন, "আমি কৌশিকের সঙ্গে র্ভির বিবাহ ইচ্ছা করি।"

অধ্যাপক একট্র হাসলেন: বললেন, "এ যেন গোধ্যলির সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।"

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "তোমার কন্যার সঙ্গে কোঁশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত নয়।"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, আমার কন্যা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।"

রাজা বললেন, "স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়।"

মল্লী বললে, "তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

রাজা বললেন, "সে কি মনে করে কৌশিক তার অযোগ্য।"

भन्ती वलल, "शं, स्त्रष्टे कथारे वरहे।"

রাজা বললেন, "আমার সামনে দ্বজনের বিদ্যার পরীক্ষা হোক। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।"

পর্রদিন মন্দ্রী রাজাকে এঁসে বললে, "এই পণে আমার কন্যার মত আছে।"

8

বিচারসভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে বসে, কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে। স্বয়ং অধ্যাপক র্নচিকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে প্রণাম ও র্নচিকে নমস্কার করলে। র্নচি দক্রপাত করলে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের জন্যেও কৌশিক র্চির সংগে তর্ক করে নি। অন্য ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে তাকে তর্কের অবকাশ দিত না। তাই আজ যথন তার য্রন্থির মূথে তীক্ষ্য বিদ্রুপ তীরের ফলায় আলোর মতো ঝিক্মিক্ করে উঠল তথন গ্রু বিশ্বিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। র্চির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে ব্লিখ স্থির রাখতে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

ক্রোধে অধ্যাপকের বাক্রোধ হল, আর র্চির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাজা মন্দ্রীকে বললেন, "এখন, বিবাহের দিন স্থির করো।"

কোশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বললে, "ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি করব না।"

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, "জ্য়লস্থ প্রস্কার গ্রহণ করবে না?"

কৌশিক বললে, "জয় আমারই থাক্, প্রস্কার অন্যের হোক।"

অধ্যাপক বললেন, "মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন, তার পরে শেষ পরীক্ষা।"

সেই কথাই দিথর হল।

æ

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাডের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এ দিকে র্চির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু, র্চির সমস্ত মন কোথায়।

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, "এখনও যদি সতর্ক' না হও তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লঙ্জা পেতে হবে।"

শ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্যেই যেন সে তপস্যা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, র্নচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষ্ড্ন্দর্শনের প্র্থি তার বন্ধই রইল, এমন-কি কাব্যের প্রথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে বললেন, "কপিল-কণাদের নামে শপথ করে বলছি, আর কখনো স্থালাক ছাত্র নেব না। বেদবেদান্তের পার পেয়েছি, স্থাজাতির মন ব্রুতে পারলেম না।"

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, "ভবদন্তর বাড়ি থেকে কন্যার সম্বন্ধ এসেছে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অন্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কন্যা কুী বলে।"

মন্ত্রী বললে, "মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার চোখের জল আজ কী রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে।" মন্ত্রী চুপ করে রইল।

৬

রাজা তাঁর বাগানে এসে বসলেন। মন্ত্রীকে বললেন, "তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

वांका वललान, "वर्रम, भारे वारमव वनवारमव स्थला मत्न आरह?"

রুচিরা স্মিতমুথে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আজ সেই রামের বনবাস খেলা আর-একবার দেখতে আমার বড়ো সাধ।"

র্ব্বচিরা ম্বথের এক পাশে আঁচল টেনে চুপ করে রইল।

রাজা বললেন, "বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু শ্নেছি বংসে. এবার সীতার অভাব ঘটেছে। তুমি মনে করলেই সে অভাব প্রেণ হয়।"

র্চিরা কোনো কথা না বলে রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে। রাজা বললেন, "কিন্তু, বংসে, এবার আমি রাক্ষস সাজতে পারব না।" র্চিরা দিনপথ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজা বললেন, "এবার রাক্ষস সাজবে তোমাদের অধ্যাপক।"

## সিদ্ধি

স্বর্গের অধিকারে মান্ত্র বাধা পাবে না, এই তার পণ। তাই, কঠিন সন্থানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েছে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে করে তার জন্যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরনার জল।

ক্রমে তপস্যা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাখিতে এসে ঠ্রকরে থেয়ে যায়।

আরও কিছ্ম দিন গেল। তখন ঝরনার জল পাতার পাত্রেই শন্কিয়ে যায়, মা্থে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, "এখন আমি করব কী! আমার সেবা যে বৃথা হতে চলল।"

তার পর থেকে ফ্ল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপস্বী জানতেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রথর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে ধরে ছায়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু, তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যুখন ঘন হয় কাঠকুর্ড়ান সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোনো ভয়ের কারণ নেই, তব্ব সে পাহারা দেয়। 2

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হলে নবীন তপস্বী স্নেহ করে জিজ্ঞাসা করত, "কেমন আছ।"

কাঠকুড়নি বলত, "আমার ভালোই কী আর মন্দই কী। কিন্তু, তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই। তোমার মা. তোমার বোন?"

সে বলত, "আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কী। তারা কি আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।"

কাঠকুড়নি বলত, "প্রাণ থাকে না বলেই তো প্রাণের জন্যে এত দরদ।"

তাপস বলত, "আমি খাজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মান্যকে আমি অমর করব।" এই বলে সে কত কী বলে যেত; তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে ব্রুবে কে।

কাঠকুড়নি ব্রুত না, কিন্তু আকাশে নবমেঘের ডাকে ময়্রীর যেমন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরও কিছ্ম দিন যায়। তপস্বী মোন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরও কিছ্ম দিন যায়। তপস্বীর চোখ ব্লজ এল, মেরেটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল, সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্যার লক্ষ যোজন ক্রোশের দ্রেত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একট্খানি কাছে আসবার আশা নেই।

তা নাই বা রইল আশা। তব্ব ওর কান্না আসে; মনে মনে বলে, দিনে একবার যদি বলেন 'কেমন আছ' তা হলে সেই কথাট্বকুতে দিন কেটে যায়, এক বেলা যদি একট্ব ফল আর জল গ্রহণ করেন তা হলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে।

٩

এ দিকে ইন্দ্রলোকে খবর পে<sup>এ</sup>ছল, মান্ব মর্ত্যকে লঙ্ঘন করে স্বর্গ পেতে চায়— এত বডো স্পর্যা।

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বললেন, ''দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহা্বলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল; মানুষ স্বর্গ নিতে চায়া দঃখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে।"

মেনকাকে মহেন্দ্র বললেন, "যাও, তপস্যা ভৎগ করোগে।"

মেনকা বললেন, "স্বররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মত্ত্যের মান্বকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতে স্বর্গের পরাভব। মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই।"

ইন্দ্র বললেন, "সে কথা সত্য।"

8

ফাল্গ্রনমাসে দক্ষিণহাওয়ার দোলা লাগতেই মুমর্নিত মাধবীলতা প্রফর্ল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দনবনের হাওয়া এসে লাগল, আর তার দেহমন একটা কোন্ উৎসক্ত মাধ্বর্ষের উদ্মেষে উদ্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠল। তার মনের ভাবনাগর্বল চাকছাড়া মৌমাছির মতো উড়তে লাগল, কোথা তারা মধ্-গন্ধ পেয়েছে।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হল। এইবার তাকে যেতে হবে নিজনি গিরিগ্নহায়। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে সেই কাঠকুর্জনি মেয়েটি খোঁপায় পরেছে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুস্কুভফর্লে রঙ করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন একটি জানা স্বর যার পদগর্লি মনে পড়ছে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখায় টানা ছিল, চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রঙ লাগিয়েছে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বললে, "আমি দ্রে দেশে যাব।" কাঠকুড়নি জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, প্রভু।"

তপদ্বী বললে, "তপ্স্যা সম্পূর্ণ করবার জন্যে।"

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বললে, "দর্শনের প্রণ্য হতে আমাকে কেন বণ্ডিত করবে।"

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেক ক্ষণ ভাবল, আর কিছু বলল না।

### Ġ

তার অন্বরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির ব্বকের এক ধার থেকে আর-এক ধারে বারে বারে যেন বজ্রস্চি বিংধতে লাগল।

সে ভাবলে, "আমি অতি সামানা, তব্ব আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে।" সেই রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বসে তার নিজেকে নিজের ভয় করতে লাগল।

তার প্রদিন স্কালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। সুখে তার মন ভরে উঠল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষগাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কী ভাবলে কী জানি।

পর্রাদন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বললে, "প্রভূ. আশীর্বাদ চাই।"

তপদ্বী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন।" মেয়েটি বললে, "আমি বহুদ্রে দেশে যাব।" তপদ্বী বললে, "যাও, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক।"

N

একদিন তপস্যা প্র্ণ হল। ইন্দ্র এসে বললেন, "স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেছ।" তপস্বী বললে, "তা হলে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।" ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কী চাও।" তপস্বী বললে, "এই বনের কাঠকুড়নিকে।"

# প্রথম চিঠি

বধুরে সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেছে প্রবাসে। চলে যখন আসে তখন বধার লাকিয়ে কামাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চাকিতে ওর চোখে পড়ল।

মন বললে, "ফিরি, দুটো কথা বলে আসি।" কিন্তু, সেট্কু সময় ছিল না।

रम मृत्त जामत वत्न এकজनের मृति कांच वरा जल भए, তার জीवन এমন সে আর-কখনো দেখে নি।

পথে চলবার সময় তার কাছে পড়্ত রোদ্দুরে এই প্রথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম বাথার ভাণ্ডারে তার মতো একটি মান ষেরও নিমল্রণ আছে, এই কথা মনে করে বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেছে সে পাহাড। সেখানে দেবদার র ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মতো পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোটো ছোটো ঝরনা কাকে যেন আড়ালে আড়ালে খংজে বেড়ায় ল কিয়েচরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিরই আভাস দেখে নববধরে গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

আজ দেশ থেকে তার স্বীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেছে, "তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়।"

এই আসাযাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া আর তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল, এ কথা কে জানত। সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখলে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে উঠল।

ভোরবেলায় উঠে চিঠিখানি নিয়ে দেবদার্ব্র ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরোল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে আর কানে যেন সে শ্বনতে পায়, "তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কাল্লায় ভেসে গেল।"

মনে মনে ভাবতে লাগল, "এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে।"

এমন সময় স্য উঠল প্রিদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে। দেবদার্র শিশিরভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্মিল্ করে উঠল।

হঠাৎ চারটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল। কী জানি কী ছিল তার মুখে, কিম্বা তার সাজে, কিম্বা তার চালচলনে— বড়ো মেয়েদ, টি কৌতুকে মুখ একট,খানি বাঁকিয়ে চলে গেল। ছোটো মেয়েদ্বটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপতে পারলে না; দ্বজনে দ্বজনকে ঠেলা-ঠেলি করে খিল্খিল্ করে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরনাগর্নিরও স্র ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠল। প্রবাসী মাথা হেণ্ট করে চলে আর ভাবে, "আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি।"

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল, একলা ঘরে বসে চিঠিখানি খুলে পড়লে, "তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো, এসো, শীঘ্র এসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

## রথযাত্রা

রথযাত্রার দিন কাছে। তাই রানী রাজাকে বললে, "চলো, রথ দেখতে যাই।" রাজা বললে, "আচ্ছা।"

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেরোল, হাতিশাল থেকে হাতি। ময়্রপঙ্খী যার সারে সারে, আর বল্লম হাতে সারে সারে সিপাইসান্তি। দাসদাসী দলে দলে পিছে পিছে চলল।

কেবল বাকি রইল একজন। রাজবাড়ির ঝাঁটার কাঠি কুড়িয়ে আনা তার কাজ। সর্দার এসে দয়া করে তাকে বললে, "ওরে, তুই যাবি তো আয়।"

সে হাত জোড করে বললে, "আমার যাওয়া ঘটবে না।"

রাজার কানে কথা উঠল সবাই সঙ্গে যায়, কেবল সেই দৃঃখীটা যায় না। রাজা দয়া করে মন্ত্রীকে বললে, "ওকেও ডেকে নিয়ো।"

রাস্তার ধারে তার বাড়ি। হাতি যথন সেইখানে পেণছল মন্ত্রী তাকে ডেকে বললে, "ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখবি চল্।"

সে হাত জোড় করে বলল, "কত চলব। ঠাকুরের দ্বার পর্যন্ত পেণছই এমন সাধ্য কি আমার আছে।"

মন্ত্রী বললে, "ভ্য় কী রে তোর, রাজার সঙ্গে চলবি।"

সে বললে, "সর্বনাশ! রাজার পথ কি আমার পথ।"

মন্দ্রী বললে, "তবে তোর উপায়? তোর ভাগ্যে কি রথষাত্রা দেখা ঘটবে না।" সে বললে, "ঘটবে বই কি। ঠাকুর তো রথে করেই আমার দ্বয়ারে আসেন।" মন্দ্রী হেসে উঠল। বললে, "তোর দ্বয়ারে রথের চিহ্ন কই।"

मुश्थी वलाल. "जांत त्राथत हिरू भए ना।"

মন্ত্রী বললে, "কেন বল্ তো।"

দ্বঃখী বললে, "তিনি যে আসেন প্রত্পকরথে।"

মন্ত্রী বললে. "কই রে সেই রথ।"

দ্বংখী দেখিয়ে দিলে, তার দ্বয়ারের দ্বই পাশে দ্বটি স্থম্খী ফ্রটে আছে।

## সওগাত

প্রজোর পরব কাছে। ভাশ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনার্রাস কাপড়, কত সোনার অলংকার; আর ভাশ্ড ভরে ক্ষীর দই, পাত্র ভরে মিণ্টার।

মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।

বড়োছেলে বিদেশে রাজসরকারে কাজ করে; মেজোছেলে সওদাগর, ঘরে থাকে না; আর-কর্মটি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে পৃথক পৃথক বাড়ি করেছে; কুট্মুন্বরা আছে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে।

কোলের ছেলেটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারা দিন ধরে দেখছে, ভারে ভারে সওগাত চলেছে, সারে সারে দাসদাসী, থালাগ**্বলি রঙবেরঙের র্**মালে ঢাকা।

দিন ফ্রোল। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষনৈবেদ্যের সোনার ডালি নিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আভা নক্ষরলোকের পথে নিরুদ্দেশ হল।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে, "মা, সবাইকে তুই সওগাত দিলি, কেবল আমাকে না।"

মা হেসে বললেন, "সবাইকে সব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোর জন্যে কী বাকি রইল এই দেখা।"

এই বলে তার কপালে চুম্বন করলেন।

**एडल** काँपाकाँपा मार्त् वलल "मखगाठ भाव ना?"

"যখন দ্রে যাবি তখন সওগাত পাবি।"

"আর, যখন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিস দিবি নে?"

মা তাকে দ্ব হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন; বললেন, "এই তো আমার হাতের জিনিস।"

# মুক্তি

বিরহিণী তার ফ্রলবাগানের এক ধারে বেদী সাজিয়ে তার উপর মূর্তি গড়তে বসল। তার মনের মধ্যে যে মানুষটি ছিল বাইরে তারই প্রতির্প প্রতিদিন একট্র একট্র করে গড়ে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে, আর ভাবে, আর চোথ দিয়ে জল পড়ে।

কিন্তু, যে রুপটি একদিন তার চিত্তপটে স্পষ্ট ছিল তার উপরে ক্রমে যেন ছায়া পড়ে আসছে। রাতের বেলাকার পদ্মের মতো স্মৃতির পাপড়িগ্নলি অলপ অলপ করে যেন মুদে এল।

মেয়েটি তার নিজের উপর রাগ করে, লজ্জা পায়। সাধনা তার কঠিন হল, ফল খায় আর জল খায়, আর তৃণশয্যায় পড়ে থাকে।

ম্তিটি মনের ভিতর থেকে গড়তে গড়তে সে আর প্রতিম্তি রইল না। মনে হল, এ যেন কোনো বিশেষ মান্বের ছবি নয়। যতই বেশি চেষ্টা করে ততই বেশি তফাত হয়ে যায়। ম্তিকে তখন সে গয়না দিয়ে সাজাতে থাকে, একশো এক পন্মের ডালি দিয়ে প্রজা করে, সন্ধেবেলায় তার সামনে গন্ধতেলের প্রদীপ জনালে— সে প্রদীপ সোনার, সে তেলের অনেক দাম।

দিনে দিনে গয়না বেড়ে ওঠে, প্রজাের সামগ্রীতেই বেদী ঢেকে যায়, ম্তিকে দেখা যায় না।

### ₹

এক ছেলে এসে তাকে বললে, "আমরা খেলব।"
"কোথায়।"
"ঐখানে, যেখানে তোমার পর্তুল সাজিয়েছ।"
মেয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয়; বলে, "এখানে কোনোদিন খেলা হবে না।"
আর-এক ছেলে এসে বলে, "আমরা ফ্ল তুলব।"
"কোথায়।"
"ঐ যে, তোমার পর্তুলের ঘরের শিয়রে যে চাঁপাগাছ আছে ঐ গাছ থেকে।"
মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়; বলে, "এ ফ্ল কেউ ছু;তে পাবে না।"
আর-এক ছেলে এসে বলে, "প্রদীপ ধরে আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।"
"প্রদীপ কোথায়।"
"ঐ যেটা তোমার প্রতুলের ঘরে জনাল।"
মেয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়; বলে, "ও প্রদীপ ওখান থেকে সরাতে পারব না।"

### 9

এক ছেলের দল যায়, আর-এক ছেলের দল আসে।

মেয়েটি শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের নৃত্য। ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অমনি চমকে ওঠে, লঙ্জা পায়। মেলার দিন কাছে এল। পাড়ার বুড়ো এসে বললে, "বাছা, মেলা দেখতে যাবি নে?" মেয়ে বললে, "আমি কোথাও যাব না।" স্থিগনী এসে বললে, "চল্, মেলা দেখিব চল্।" মেয়ে বললে, "আমার সময় নেই।" ছোটো ছেলেটি এসে বললে, "আমায় সঙ্গে নিয়ে মেলায় চলো-না।"

8

মেয়ে বললে, "যেতে পারব না, এইখানে যে আমার পুজো।"

একদিন রাত্রে ঘ্রমের মধ্যেও সে যেন শ্বনতে পেলে সম্দুগর্জানের মতো শব্দ। দলে দলে দেশবিদেশের লোক চলেছে— কেউ বা রথে, কেউ বা পায়ে হে°টে; কেউ বা বোঝা পিঠে নিয়ে, কেউ বা বোঝা ফেলে দিয়ে।

সকালে যখন সে জেগে উঠল তখন যাত্রীর গানে পাখির গান আর শোনা যায় না। ওর হঠাং মনে হল, ''আমাকেও যেতে হবে।' অমনি মনে পড়ে গেল, 'আমার যে প্রজো আছে, আমার তো ধাবার জো নেই।' তথনি ছুটে চলল তার বাগানের দিকে যেখানে ম্তি সাজিরে রেখেছে। গিয়ে দেখে, ম্তি কোথায়! বেদীর উপর দিয়ে পথ হয়ে গেছে। লোকের পরে লোক চলে, বিশ্রাম নেই।

"এইখানে যাকে বসিয়ে রেখেছিলেম সে কোথায়।" কে তার মনের মধ্যে বলে উঠল, 'যারা চলেছে তাদেরই মধ্যে।' এমন সময় ছোটো ছেলে এসে বললে, "আমাকে হাতে ধরে নিয়ে চলো।" "কোথায়।"

ছেলে বললে, "মেলার মধ্যে তুমিও যাবে না?" মেয়ে বললে, "হাঁ, আমিও যাব।"

যে বেদীর সামনে এসে সে বসে থাকত সেই বেদীর উপর হল তার পথ, আর মৃতির মধ্যে যে ঢেকে গিয়েছিল সকল যাত্রীর মধ্যে তাকে পেলে।

## পরীর পরিচয়

রাজপ**্**ত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশবিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বললে, "বাহ্মীকরাজের মেয়ে র্পসী বটে, যেন সাদী গোলাপের প্ৰপ্র্ভিট।"

রাজপত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দত্ত এসে বললে, "গান্ধাররাজের মেয়ের অন্ধ্যে আগে লাবণ্য ফেটে পড়ছে, যেন দু:কালভায় আঙ্কুরের গুল্ছ।"

রাজপত্ত শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপতাহ যায়, ফিরে আসে না।

দত্ত এসে বললে, ''ফান্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোরবেলাকার দিগন্তরেখাটির মতো বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে হিনন্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।''

রাজপত্ত ভর্ত্রর কাব্য পড়তে লাগল, পর্থি থেকে চোথ তুলল না। রাজা বললে "এর কারণ? ডাকো দেখি মন্ত্রীর পত্তকে।"

মন্ত্রীর পত্ন এল। রাজা বললে, "তুমি তো আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বলো, বিবাহে তার মন নেই কেন।"

মন্দ্রীর পরে বললে, "মহারাজ, যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শ্নেছে সেই অবধি তার কামনা, সে পরী বিয়ে করবে।"

### 5

রাজার হুকুম হল, পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড়ো বড়ো পশ্চিত ডাকা হল, যেখানে যত প্রথি আছে তারা সব খুলে দেখলে। মাথা নেড়ে বললে, প্রথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোনো ইশারা মেলে না। তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল। তারা বললে, "সম্দুর পার হয়ে কত দ্বীপেই ঘ্রলেম—এলাদ্বীপে, মরীচদ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েছি মলয়দ্বীপে চন্দন আনতে, মৃগনাভির সন্ধানে গিয়েছি কৈলাসে দেবদার্ব্বনে। কোথাও পরীস্থানের কোনো ঠিকানা পাই নি।"

রাজা বললে, "ডাকো মন্ত্রীর প্রুত্তক।"

মন্ত্রীর পূর্ব এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের কাহিনী রাজপ্রে কার কাছে শুনেছে।"

মন্ত্রীর পত্র বললে, "সেই যে আছে নবীন পাগলা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপত্ত তারই কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।"

রাজা বললে, "আচ্ছা, ডাকো তাকে।"

নবীন পাগলা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে।"

সে বললে, "সেখানে তো আমার সদাই যাওয়া আসা।"

ताजा जिज्जामा कत्रत्न, "रकाथाय रम जायगा।"

পাগলা বললে, "তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক-সরোবরের ধারে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "সেইখানে পরী দেখা যায়?"

পাগলা বললে, "দেখা যায়, কিল্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তাদের চেন কী উপায়ে।"

পাগলা বললে, "কখনো বা একটা স্ক্র শ্বনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।"

রাজা বিরক্ত হয়ে বললে, "এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি, একে তাড়িয়ে দাও।"

0

পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।

ফাল্গ্রনমাসে তথন ডালে ডালে শালফ্রলে ঠেলাঠেলি, আর **শিরীবফ্রলে** বনের প্রান্ত শিউরে উঠেছে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা **চলে গেল।** 

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচছ।"

स्म कारना ज्वाव क्वल ना।

গাহার ভিতর দিয়ে একটি ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেছে কাম্যক-সরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে উদাসঝোরা। সেই ঝরনাতলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচিপাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরাফ্রলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নেরাজপ্রের কানে একটি বাঁশিবু সূর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, "আজ্ঞ পাব দেখা।"

8

তথনি ঘোড়ায় চড়ে ঝরনাধারার তীর বেয়ে চলল, পেণিছল কাম্যকসরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষফ্ল পরেছে, গোধ্লিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুর ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বললে, "তোমার ঐ কানের শিরীষফুলটি আমাকে দেবে?"

যে হরিণী ভয় জানে না এ বৃঝি সেই হরিণী। ঘাড় বে<sup>6</sup>কিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরও ঘন কালো হয়ে নেমে এল— ঘুমের উপর যেন স্বন্ধ, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সন্ধার।

মেয়েটি কান থেকে ফ্লে খিসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, "এই নাও।" রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কোন্ পরী আমাকে সত্য করে বলো।" শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিনমেঘের আচমকা ব্যান্টির মতো তার হাসির উপর হাসি, সে আর থামতে চায় না।

রাজপুর মনে ভাবল, "স্বংন ব্রঝি ফলল— এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সংগ্য মেলে।"

রাজপুর ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে; বললে, "এসো।"

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একট্বও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ভাল থেকে কোকিল ভেকে উঠল, কুহ্, কুহ্, কুহ্, কুহ্, কুহ্। রাজপ্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কী।" সে বললে, "আমার নাম কাজরী।"

উদাসঝোরার ধারে দ্বজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপার বললে, "এবার তোমার ছন্মবেশ ফেলে দাও।"

সে বললে, "আমরা বনের মেয়ে, আমরা তো ছদ্মবেশ জানি নে।" রাজপুত্র বললে. "আমি যে তোমার পরীর মূতি দেখতে চাই।"

পরীর মূর্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুর ভাবলে, "এর হাসির সূর এই ঝরনার স্বরের সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরী।"

Œ

রাজার কানে খবর গেল, রাজপ্রত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে ঘোডা এল, হাতি এল, চতর্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে. "এসব কেন!"

রাজপুত্র বললে, "তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।"

তখন তার চোখ ছল্ছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘড়া পড়ে আছে সেই জলের ধারে; মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শ্কোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে: মনে পড়ল, তার বাপ আ্র ভাই শিকারে চলে গিরেছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েছে; আর মনে পড়ল, তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে বলে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় ব্নছে, আর গ্ন্পন্ন্ করে গান গাইছে।

সে বললে, "না, আমি যাব না।"

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল; বাজল বাঁশি, কাঁসি, দামামা— ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দেশলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিষী কপাল চাপড়ে বললে. "এ কেমনতরো পরী।"

রাজার মেয়ে বললে, "ছি, ছি, কী লঙ্জা।"

মহিষীর দাসী বললে. "পরীর বেশটাই বা কী রকম।"

রাজপত্র বললে, "চুপ করো, তোমাদের ঘরে পরী ছন্মবেশে এসেছে।"

### b

দিনের পর দিন যায়। রাজপত্ব জ্যোৎদনারাব্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে, কাজরীর ছন্মবেশ একট্ব কোথাও খসে পড়েছে কিনা। দেখে যে, কালো মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেছে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথেরে নিখ্ত করে খোদা একটি প্রতিমা। রাজপত্ব চুপ করে বসে ভাবে, "পরী কোথায় লত্বিরের রইল, শেষরাতে অন্ধকারের আডালে উষার মতো।"

রাজপত্ত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একট্ব রাগও হল। কাজরী সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপত্ত্ব শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে বললে, "আজ তোমাকে ছাড়ব না— নিজর্প প্রকাশ করো, আমি দেখি।"

এমনি কথাই শ্বনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরোল না। দেখতে দেখতে দুই চোখ জলে ভরে এল।

রাজপুর বললে, "তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে।"

रम वलल, "ना, जात नश।"

রাজপত্ত বললে, "তবে এইবার কাতিকী প্রণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।"

### 9

প্রিণিমার চাঁদ এখন মাঝগগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের স্বরে ঝিমি ঝিমি তান লাগে।

রাজপুর বরসভ্জা পরে হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢ্কল; পরীবৌয়ের সংখ্য আজ হবে তার শ্ভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় সাদা আদতরণ, তার উপর সাদা কুন্দফর্ল রাশ-করা; আর উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎদনা পড়েছে।

আর, কাজরী?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজলু। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। একে একে কুট্বশ্বে ঘর ভরে গেল। 803

পরী কই।

রাজপুত্র বললে, "চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।"

## প্রাণমন

আমার জানলার সামনে রাঙা মাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরার গাড়ি চলে; সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু, মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে ভাগটা অম্থির, নানা ভাবনায় উদ্বিশ্ন, নানা চেণ্টায় চণ্টল, সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেছে। শরীর আজ রুগ্ণ, মন আজ নিরাসম্ভ।

চেউয়ের সমনুদ্র বাহিরতলের সমনুদ্র; ভিতরতলে যেথানে প্থিবীর গভীর গর্ভশিষ্যা চেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে ভুলিয়ে দেয়। চেউ যথন থামে তখন সমনুদ্র আপন গোচরের সংগে অগোচরের, গভীরতলের সংগে উপরিতলের অথণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যথনি ছুটি পেল, তথনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশেবর আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যত দিন ছিল্মে তত দিন পথের ধারের ঐ বটগাছটার দিকে তাকাবার সময় পাই নি; আজ পথ ছেড়ে জানলায় এসেছি, আজ ওর সংগে মোকাবিলা শুরু হল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বলতে চায়, "বুঝতে পারছ না?"

আমি সান্ত্রনা দিয়ে বলি, "ব্বেছি, সব ব্বেছি; তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।"

কিছ্ম ক্ষণের জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যুস্ত হয়ে ওঠে; আবার সেই থর্থর ঝর্ঝর ঝল্মল্।

আবার ওকে ঠান্ডা করে বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে; আমি তোমারই খেলার সাথি, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গন্ডবে গন্ডবে তোমারই মতো স্থালোক পান করেছি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।"

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শ্বনি: ও বলতে থাকে, "হাঁ, হাঁ, হাঁ।"

যে ভাষা রক্তের মর্মারে আমার হৃৎপিশ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্তনিধ্বনি, সেই ভাষা ওর প্রমর্মারে আমার কাছে এসে পেণ্রিয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারি ভাষা।

তার মলে বাণীটি হচ্ছে, "আছি, আছি; আমি আছি, আমরা আছি।"

সে ভারি খ্রিশর কথা। সেই খ্রিশতে বিশেব্ব অণ্ন প্রমাণ্ন থর্থর্ করে কাঁপছে।

ঐ বটগাছের সংখ্য আমার আজ সেই এক ভাষায় সেই এক খ্রশির কথা চলছে।

ও আমাকে বলছে, "আছ হে বটে?" আমি সাড়া দিয়ে বলছি, "আছি হে মিতা।"

এমনি করে 'আছি'তে 'আছি'তে এক তালে করতালি বাজছে।

### ₹

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ শ্রুর হল তখন বসতে ওর পাতা-গুলো কচি ছিল; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে প্রথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগাল করত।

তার পরে আষাঢ়ের বর্ষা নামল; ওরও পাতার রঙ মেঘের মতো গদ্ভীর হয়ে এসেছে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীণের পাকা ব্রদ্ধির মতো নিবিড়, তার কোনো ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তথন গাছটি ছিল গরিবের মেয়েটির মতো; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী, যেন পর্যাপত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝল্মলিয়ে আমাকে বললে, "মাথার উপর অমনতরো ইণ্টপাথর মর্ড়ি দিয়ে বসে আছ কেন। আমার মতো একেবারে ভরপরে বাইরে এসো-না।"

আমি বললেম, "মানুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চলতে হয়।" গাছ নড়েচড়ে বলে উঠল, "বুঝতে পারলেম না।"

আমি বললেম, "আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।"

গাছ বললে, "সর্বনাশ! ভিতরেরটা আছে কোথায়।"

"আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।"

''সেখানে কর কী।"

"স্থিত করি।"

"স্থিত আবার ঘেরের মধ্যে! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।"

আমি বললেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা পড়ে হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা পড়েই তো স্ফি। একই জিনিস ঘেরের মধ্যে আটকা পড়ে কোথাও হীরের টুকুরো, কোথাও বটের গাছ।"

গাছ বললে "তোমার ঘেরটা কী রকম শুনি।"

আন্নি বললেন, "সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়ছে তাই নানা স্থিতি হয়ে উঠছে।"

গাছ বললে, "তোমার সেই বেড়াঘেরা স্থিটী আমাদের চন্দ্রস্থেরি পাশে কতটাকুই বা দেখায়।"

আমি বললেম, "চন্দ্রস্থাকে দিয়ে তাকে তো মাপা যায় না, চন্দ্রস্থা যে বাইরের জিনিস।"

"তা হলে মাপবে কী দিয়ে।"

"সূত্র দিয়ে, বিশেষত দুঃখ দিয়ে।"

গাছ বললে, "এই পর্বে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রাণে তার সাড়া জাগে। কিন্তু, তুমি যে কিসের কথা বললে আমি কিছর্ই ব্রুলেম না।"

আমি বললেম, "বোঝাই কী করে। তোমার ঐ পর্বে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধরে বীণার তারে যেমনি বে'ধে ফেলেছি, অমনি সেই হাওয়া এক স্থিট থেকে একেবারে আর-এক স্থিটতে এসে পেশছয়। এই স্থিট কোন্ আকাশে যে স্থান পায়, কোন্ বিরাট চিত্তের স্মরণাকাশে, তা আমিও ঠিক জানিনে। মনে হয়, যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।"

"আর. ওর কাল?"

"ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।" "দ্ই আকাশ দ্ই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভূত। তোমার ভিতরের কথা কিচ্ছুই বুঝলেম না।"

"नारे वा व्यवला"

"আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ।"

"তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল তো সে বোঝা, যদি গান বল তো গান, কল্পনা বল তো কল্পনা।"

9

গাছ তার সমস্ত ডালগনুলো তুলে আমাকে বললে, "একট্র থামো। তুমি বড়ো বেশি ভাব, আর বড়ো বেশি বক।"

শ্বনে আমার মনে হল, এ কথা সতিয়। আমি বললেম, "চুপ করবার জন্যেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাসদোষে চুপ করে করেও বকি: কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।"

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগ্রলো ওস্তাদের আঙ্রলের মতো আলোকবীণায় দুত্ত তালে ঘা দিতে লাগল।

হঠাং আমার মন বলে উঠল, "এই তুমি যা দেখছ আর এই আমি যা ভাবছি, এর মাঝখানের যোগটা কোথায়।"

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললেম, "আবার তোমার প্রশ্ন? চুপ করো।" চুপ করে রইলেম, একদ্নেট চেয়ে দেখলেম। বেলা কেটে গেল। গাছ বললে, "কেমন, সব ব্বেছ?" আমি বললেম, "ব্বেছি।"

8

সেদিন তো চুপ করেই কাটল।

পর্রাদনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলে 'ব'ুঝেছি', কী ব'ুঝেছ বলো তো।"

আমি বললেম, "নিজের মধ্যে মান্বধের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেছে। তাই, প্রাণের বিশক্ষ র্পটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে, ঐ গাছের দিকে।"

"কী রকম দেখলে।"

"দেখলেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কী আনন্দ। নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফর্লে ফর্লে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছে টেছে, কত রপ্তই লাগিয়েছে, কত গন্ধ, কত রস। তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বলছিলেম.— ওগো বনস্পতি, জন্মমাত্রই প্থিবীতে প্রথম প্রাণ যে আনন্দধর্নি করে উঠেছিল সেই ধর্নি তোমার শাখায় শাখায়। সেই আদিষ্কেগর সরল হাসিটি তোমার পাতায় পাতায় ঝল্মল্ করছে। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চণ্ডল হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল; তুমি তাকে ডাক দিয়ে বলেছ, ওরে আয়-না রে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারই মতো নিয়ে আয় তোর রপের তুলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা।"

মন আমার খানিক ক্ষণ চুপ করে রইল। তার পরে কিছন বিমর্ষ হয়ে বললে, "তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছন বাড়াবাড়ি করে থাক, আমি যেসব উপকরণ জড়ো করছি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বল না কেন।"

"তার কথা আর কইব কী। সে নিজেই নিজের টংকারে ঝংকারে হ্রংকারে ক্রেংকারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেছে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে প্রথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠল। ভেবে পাই নে, এর অন্ত কোথায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠবে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে। এই প্রশেনরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।"

"বটে? কী জবাব শুনি।"

"সে বলছে, প্রাণ যত ক্ষণ নেই তত ক্ষণ সমস্তই কেবল স্ত্রুপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবা মাত্রই উপকরণের সংখ্য উপকরণ আপনি মিলে গিয়ে অখণ্ড স্কুদর হয়ে ওঠে। সেই স্কুদরকেই দেখো এই বনবিহারী। তারই বাঁশি তো বাজছে বটের ছায়ায়।"

Œ

তখন কবেকার কোন ভোররাত্র।

প্রাণ আপন স্কৃতিশ্য্যা ছাড়ল; সেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনও তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই; তার রাজপত্ত্ত্রের সাজে না লেগেছে ধ্রুলো, না ধরেছে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখলেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বটগাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বললে, "নমস্কার।"

আমি বললেম, "রাজপর্ভর্ব, মর্দৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চলছে কেমন বলো তো।"

সে বললে, "বেশ চলছে, একবার চার দিকে তাকিয়ে দেখো-না।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পর্বের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের সার; পশ্চিমে শালে তালে মহুরায়, আমে জামে খেজুরে, এমনি জটলা করেছে যে দিগনত দেখা যায় না।

আমি বললেম, "রাজপর্ত্রর, ধন্য তুমি। তুমি কোমল, তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল ষেমন প্রবীণ তেমনি কঠোর; তুমি ছোটো, তোমার ত্ণ ছোটো, তোমার তীর ছোটো, আর ও হল বিপী্ল, ওর বর্ম মোটা, ওর গদা মৃহত। তব্ তো দেখি, দিকে দিকে তোমার ধনজা উড়ল, দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেছ; পাথর মানছে হার, ধনলো দাসখত লিখে দিচ্ছে।"

বট বললে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখলে।"

আমি বললেম, "তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রুপে, তোমার কর্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্বতার ম্তিতে। সেই জন্যেই তো তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেছে ঐ সহজ ব্দধজয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সন্ধিটি শেখবার জন্যে। প্রাণ যে কেমন করে কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারই পাঠশালা খুলেছ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।

আমার স্তব শানে বটের ভিতরকার প্রাণপারের বাঝি খাশি হল; সে বলে উঠল, "আমি বেরিয়েছি মর্দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে; কিন্তু আমার এক ছোটো ভাই আছে, সে যে কোনা লড়াইয়ে কোথায় চলে গেল আমি তার আর নাগাল পাই নে। কিছুর ক্ষণ আগে তারই কথা কি তুমি বলছিলে।"

'হাাঁ, তাকেই আমরা নাম দিয়েছি—মন<sup>।</sup>"

"সে আমার চেয়ে চণ্ডল। কিছ্কতে তার সন্তোষ নেই। সেই অশান্তটার খবর আমাকে দিতে পার?"

আমি বললেম, "কিছ্ব কিছ্ব পারি বই কি। তুমি লড়ছ বাঁচবার জন্যে, সে লড়ছে পাবার জন্যে, আরও দ্রের আর-একটা লড়াই চলছে ছাড়বার জন্যে। তোমার লড়াই অসাড়ের সঙ্গে, তার লড়াই অভাবের সঙ্গে, আরও একটা লড়াই আছে সপ্তয়ের সঙ্গে। লড়াই জটিল হয়ে উঠল, বাহুহের মধ্যে যে প্রবেশ করছে বাহু থেকে বেরোবার পথ সে খুলে পাছে না। হার্রাজত অনিশ্চিত বলে ধাঁদা লাগল। এই ন্বিধার মধ্যে তোমার ঐ সব্জ পতাকা যোন্ধাদের আশ্বাস দিছে। বলছে, 'জয়, প্রাণের জয়।' গানের তান বেড়ে বেড়ে চলেছে, কোন্ সন্তক থেকে কোন্ সন্তকে চড়ল তার ঠিকানা নেই। এই ন্বরসংকটের মধ্যে তোমার তন্বুরাটি সরল তারে বলছে, 'ভয় নেই, ভয় নেই।' বলছে, 'এই তো মূল সহ্ব আমি বে'ধে রেখেছি, এই আদি প্রাণের সহ্ব। সকল উন্মন্ত তানই এই সহুরে সহুনরের ধ্রুয়েয় এসে মিলবে আনন্দের গানে। সকল পাওয়া, সকল দেওয়া ফ্রুলের মতো ফ্রুটবে, ফলের মতো ফ্লবে'।"

# আগমনী

আয়োজন চলেইছে। তার মাঝে একট্বও ফাঁক পাওয়া যায় না যে ভেবে দেখি, কিসের আয়োজন।

তব্বও কাজের ভিড়ের মধ্যে মনকে এক-একবার ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, "কেউ আসবে বুঝি?"

মন বলে, "রোসো। আমাকে জায়গা দখল করতে হবে, জিনিসপত্র জোগাতে হবে, ঘরবাড়ি গড়তে হবে, এখন আমাকে বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না।"

চুপচাপ করে আবার খাটতে বসি। ভাবি, জায়গা-দখল সারা হবে, জিনিসপত্র-সংগ্রহ শেষ হবে, ঘরবাড়ি-গড়া বাকি থাকবে না, তর্থন শেষ জবাব মিলবে। জারগা বেড়ে চলেছে, জিনিসপত্র কম হল না, ইমারতের সাতটা মহল সারা হল। আমি বললেম, "এইবার আমার কথার একটা জবাব দাও।"

মন বলে, "আরে রোসো, আমার সময় নেই।"

আমি বললেম, "কেন, আরও জায়গা চাই? আরও ঘর? আরও সরঞ্জাম?" মন বললে, "চাই বই কি।"

আমি বললেম. "এখনও যথেষ্ট হয় নি?"

মন বললে. "এতট কতে ধরবে কেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "কী ধরবে। কাকে ধরবে।"

মন বললে. "সেসব কথা পরে হবে।"

তব্ আমি প্রশন করলেম, "সে ব্রাঝ মদত বড়ো?"

মন উত্তর করলে, "বড়ো বই কি।"

এত বড়ো ঘরেও তাকে কুলোবে না, এত মৃত্ত জায়গায়! আবার উঠেপড়ে লাগলেম। দিনে আহার নেই, রাব্রে নিদ্রা নেই। যে দেখলে সেই বাহবা দিলে; বললে. "কাজের লোক বটে।"

এক-একবার কেমন আমার সন্দেহ হতে লাগল, বৃঝি মন বাঁদরটা আসল কথার জবাব জানে না। সেইজনোই কেবল কাজ চাপা দিয়ে জবাবটাকে সে ঢাকা দেয়। মাঝে মাঝে এক-একবার ইচ্ছা হয়, কাজ বন্ধ করে কান পেতে শ্রনি পথ দিয়ে কেউ আসছে কি না। ইচ্ছা হয়, আর ঘর না বাড়িয়ে ঘরে আলো জনলি, আর সাজ সরঞ্জাম না জুটিয়ে ফুল ফোটার বেলা থাকতে একটা মালা গেখে রাখি।

কিন্তু, ভরসা হয় না। কারণ, আমার প্রধান মন্ত্রী হল মন। সে দিনরাত তার দাঁড়িপাল্লা আর মাপকাঠি নিয়ে ওজন-দরে আর গজের মাপে সমস্ত জিনিস যাচাই করছে। সে কেবলই বলছে, "আরও না হলে চলবে না।"

"কেন চলবে না।"

"সে যে মদত বড়ো।"

"কে মৃহত বড়ো।"

বাস্, চুপ। আর কথা নেই।

যথন তাকে চেপে ধরি "অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না, একটা জবাব দিতেই হবে" তথন সে রেগে উঠে বলে, "জবাব দিতেই হবে, এমন কী কথা। যার উদ্দেশ মেলে না, যার খবর পাই নে, যার মানে বোঝবার জো নেই, তুমি সেই কথা নিয়েই কেবল আমার কাজ কামাই করে দাও। আর, আমার এই দিকটাতে তাকাও দেখি। কত মামলা, কত লড়াই; লাঠিসড়কি-পাইক-বরকন্দাজে পাড়া জর্ড়ে গেল: মিল্রিতে মজরুরে ই টকাঠ-চুন-স্বর্কিতে কোথাও পা ফেলবার জোকী। সমস্তই স্পণ্ট; এর মধ্যে আন্দাজ নেই, ইশারা নেই। তবে এ-সমস্ত পেরিয়েও আবার প্রশ্ন কেন।"

শ্বনে তথন ভাবি, মনটাই সেয়ানা, আমিই অব্বঝ। আবার ঝ্রিড়তে করে ইণ্ট বয়ে আনি, চুনের সঙ্গে স্বর্জি মেশাতে থাকি।

এমনি করেই দিন যায়। আমার ভূমি দিগণত পোরিয়ে গেল, ইমারতের পাঁচ তলা সারা হয়ে ছ'তলার ছাদ' পিটোনো চলছে। এমন সময়ে একদিন বাদলের মেঘ কেটে গেল; কালো মেঘ হল সাদা; কৈলাসের শিখর থেকে ভৈরোঁর তান নিয়ে ছ্বটির হাওয়া বইল, মানস-সরোবরের পদ্মগন্ধে দিনরান্তির দশ্ভপ্রহর-গ্লোকে মৌমাছির মতো উতলা করে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সমস্ত আকাশ হেসে উঠেছে আমার ছয়তলা ঐ বাড়িটার উদ্ধত ভারাগ্রলোর দিকে চেয়ে।

আমি তো ব্যাকুল হয়ে পড়লেম; যাকে দেখি তাকেই জিজ্ঞাসা করি, "ওগো, কোন হাওয়াখানা থেকে আজ নহবত বাজছে বলো তো।"

তারা বলে, "ছাডো, আমার কাজ আছে।"

একটা খ্যাপা পথের ধারে গাছের গৃঃড়িতে হেলান দিয়ে, মাথায় কুন্দফ্লের মালা জড়িয়ে চুপ করে বসে ছিল। সে বললে, "আগমনীর স্বর এসে পেশছল।" আমি যে কী বুঝলেম জানি নে: বলে উঠলেম. "তবে আর দেরি নেই।"

प्त रहरम वलरल, "ना, এल वरल।"

তর্থান খাতাঞ্জিখানায় এসে মনকে বললেম, "এবার কাজ বন্ধ করো।"

মন বললে, "সে কী কথা। লোকে যে বলবে অকর্মণ্য।"

আমি বললেম, "বলুক গে।"

মন বললে, "তোমার হল কী। কিছ্ খবর পেয়েছ নাকি।" আমি বললেম, "হাঁ, খবর এসেছে।"

"কী খবর।"

"মুশ্রকিল, স্পণ্ট করে জবাব দিতে পারি নে। কিন্তু, খবর এসেছে। মানস-সরোবরের তীর থেকে আলোকের পথ বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসে পে'ছিল।

মন মাথা নেড়ে বললে, "মুদ্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মুদ্ত ভারি সমারোহ ? কিছু তো দেখি নে, শুনি নে।"

বলতে বলতে আকাশে কে যেন পরশমণি ছুইয়ে দিলে। সোনার আলোয় চার দিক ঝল্মল্ করে উঠল। কোথা থেকে একটা রব উঠে গেল, "দূত এসেছে।"

আমি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দ্তের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেম, ''আসছেন নাকি।''

চার দিক থেকে জবাব এল, "হাঁ, আসছেন।"

মন ব্যাহত হয়ে বলে উঠল, "কী করি! সবেমাত্র আমার ছয়তলা বাড়ির ছাদ পিটোনো চলছে; আর, সাজ সরঞ্জাম সব তো এসে পেণছল না।"

উত্তর শোনা গেল, "আরে ভাঙো ভাঙো, তোমার ছতল। বাড়ি ভাঙো।" মন বললে, "কেন।"

উত্তর এল, "আজ আগমনী যে। তোমার ইমারতটা ব্রক ফ্রলিয়ে পথ আটকেছে।"

মন অবাক হয়ে রইল।

আবার শ্বনি, "ঝেণ্টিয়ে ফেলো তোমার সাজ সরঞ্জাম।"

মন বললে, "কেন।"

"তোমার সরঞ্জাম যে ভিড় করে জায়গা জুড়েছে।"

যাক গে। কাজের দিনে বসে বসে ছতলা বাড়ি গাঁথলেম, ছ্বটির দিনে একে একে সব-কটা তলা ধ্লিসাৎ করতে হল। কাজের দিনে সাজ সরঞ্জাম হাটে হাটে জড়ো করা গেল, ছ্বটির দিনে সমস্ত বিদায় করেছি।

কিন্তু, মৃত্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মৃত্ত ভারি সমারোহ? মন চার দিকে তাকিয়ে দেখলে। কী দেখতে পেলে। শরংপ্রভাতের শ্বকতারা। কেবল ঐট্রক?

হাঁ, ঐট্বুকু। আর দেখতে পেলে শিউলিবনের শিউলিফ্ল। কেবল ঐট্বুক?

হাঁ, ঐট্বকু। আর দেখা দিল লেজ দ্বলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখি।

আর, একটি শিশ্ব, সে খিল্খিল্ করে হাসতে হাসতে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।

"তুমি যে বললে আগমনী, সে কি এরই জন্য।"

"হাঁ, এরই জন্যেই তো প্রতিদিন আকাশে বাঁশি বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।"

"এরই জন্যে এত জায়গা চাই?"

"হাঁ গো, তোমার রাজার জন্যে সাতমহলা বাড়ি. তোমার প্রভুর জন্যে ঘরভরা সরঞ্জাম। আর. এদের জন্যে সমুহত আকাশ, সমুহত পুথিবী।"

"আর, মৃহত-বড়ো?"

"মৃস্ত্-বড়ো এইট্রুকুর মধ্যেই থাকেন।"

"ঐ শিশ্ব তোমাকে কী বর দেবে।"

"ঐ তো বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভ্য় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে। ওরই গোপন ত্ণে ল্ফোনো থাকে ব্রহ্মান্দ্র, ওরই হৃদয়ের মধ্যে ঢাকা আছে শক্তিশেল।"

মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "হাঁ গো কবি, কিছ্ব দেখতে পেলে, কিছ্ব ব্ৰুবতে পারলে ?"

আমি বললেম, "সেই জন্যেই ছুটি নিয়েছি। এত দিন সময় ছিল না, তাই দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি।"

## স্বৰ্গ-মৰ্ত্য

গান

মাটির প্রদীপখানি আছে
মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারই
আলো দেখবে বলে।
সেই আলোটি নিমেষহত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আুলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে।

সেই আলোটি নেবে জনুলে

শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায়

ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী
আকাশ হতে আশিস আনি,
অমর শিখা আকুল হল

মত্যি শিখায় উঠতে জনুলে।

ইন্দ্র। স্বরগ্বরো, একদিন দৈত্যদের হাতে আমরা স্বর্গ হারিয়েছিল্বম। তথন দেবে মানবে মিলে আমরা স্বর্গের জন্যে লড়াই করেছি, এবং স্বর্গকে উদ্ধার করেছি, কিন্তু এখন আমাদের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশি। সে কথা চিন্তা করে দেখবেন।

বৃহস্পতি। মহেন্দ্র, আপনার কথা আমি ঠিক ব্রুবতে পারছি নে। স্বর্গের কী বিপদ আশুজ্বা করছেন।

ইন্দ্র। স্বর্গ নেই।

বৃহস্পতি। নেই? সে কী কথা। তা হলে আমরা আছি কোথায়।

ইন্দ্র। আমরা আমাদের অভ্যাসের উপর আছি, স্বর্গ যে কখন রুমে ক্ষীণ হয়ে, ছায়া হয়ে, লাুপ্ত হয়ে গেছে, তা জানতেও পারি নি।

কার্তিকেয়। কেন দেবরাজ, স্বর্গের সমস্ত সমারোহ, সমস্ত অনুষ্ঠানই তো চলছে।

ইন্দ্র। অনুষ্ঠান ও সমারোহ বেড়ে উঠেছে, দিনশেষে স্বাঁদেতর সমারোহের মতো, তার পশ্চাতে অন্ধকার। তুমি তো জান দেবসেনাপতি, স্বর্গ এত মিথ্যা হয়েছে যে, সকলপ্রকার বিপদের ভয় পর্যন্ত তার চলে গেছে। দৈত্যেরা যে কত যুগ্যব্দান্তর তাকে আক্রমণ করে নি তা মনে পড়ে না। আক্রমণ করবার যে কিছুই নেই। মাঝে মাঝে স্বর্গের যখন পরাভব হত তখনও স্বর্গ ছিল, কিন্তু যখন থেকে—

কাতি কের। আপনার ফথা যেন কিছু কিছু বুকতে পার্রছ।

বৃহস্পতি। স্বাধন থেকে জাগবা মাত্রই যেমন বোঝা যায়, স্বাধন দেখছিল,ম, ইন্দের কথা শানেই তেমনি মনে হচ্ছে, একটা যেন মায়ার মধ্যে ছিল,ম, কিন্তু তব্ এখনও সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙে নি।

কাতি কিয়। আমার কী রকম বোধ হচ্ছে বলব? ত্লের মধ্যে শর আছে, সেই শরের ভার বহন করছি, সেই শরের দিকেই মন বন্ধ আছে, ভাবছি সমস্তই ঠিক আছে। এমন সমরে কে যেন বললে, একবার তোমার চার দিকে তাকিয়ে দেখো। চেয়ে দেখি শর আছে কিন্তু লক্ষ্য করবার কিছুই নেই। স্বুর্গের লক্ষ্য চলে গেছে।

বৃহস্পতি। কেন এমন হল তার কারণ তো জানা চাই।

ইন্দ্র। যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফ্র্ল ফ্রটিয়েছিল সেই মাটির সংগ্য তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে।

বৃহস্পতি। মাটি আপনি কাকে বলছেন।

ইন্দ্র। প্থিবীকে। মনে তো আছে, একদিন মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে যোগ দিয়েছে এবং দেবতা প্থিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। তথন স্বর্গ মর্ত্য উভয়েই সত্য হয়ে উঠেছিল, তাই সেই য্গকে সত্যযুগ বলত। সেই প্থিবীর সংখ্য যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমূতে আপনি কি বাঁচতে পারে।

কাতি কৈয়। আর, পৃথিবীও যে যায়, দেবরাজ। মান্য এমনি মাটির সংগ্রেমিশিয়ে যাছে যে, সে আপনার শোর্যকে আর বিশ্বাস করে না, কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরসা। বস্তু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। স্বর্গের টান যে ছিল্ল হয়েছে, তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে আলোকের দিকে উঠতে পারছে না। বহুস্পতি। এখন উন্ধারের উপায় কী।

ইন্দ্র। প্রথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগসাধন করতে হবে।

বৃহস্পতি। কিন্তু, দেবতারা যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে যেতেন, অনেক দিন হল, সে পথের চিহ্ন লোপ হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিল্ম, ভালোই হয়েছে। ভেবেছিল্ম, এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে, স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরবলম্ব, আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

ইন্দ্র। একদিন সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, প্থিবীর প্রেমেই স্বর্গ বাঁচে, নইলে স্বর্গ শত্ত্বিকার যায়। অমৃতের অভিমানে সেই কথা ভুলেছিল্বম বলেই প্থিবীতে দেবতার যাবার পথের চিহ্ন লোপ প্রেছিল।

কাতি কৈয়। দৈত্যদের পরাভবের পর থেকে আমরা আট্ঘাট বে ধ্ব স্বর্গকে স্বর্গকিত করে তুলোছ। তার পর থেকে স্বর্গের ঐশ্বর্য স্বর্গের মধ্যেই জমে আসছে; বাহিরে তার আর প্রয়োগ নেই, তার আর ক্ষয় নেই। যুগ যুগ হতে অব্যাঘাতে তার এতই উন্নতি হয়ে এসেছে যে, বাহিরের অন্য সমস্ত-কিছ্ম থেকে স্বর্গ বহু দুরে চলে গেছে। স্বর্গ তাই আজ একলা।

ইন্দ্র। উন্নতিই হোক আর দুর্গতিই হোক, যাতেই চার দিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ্র আনে তাতেই ব্যর্থতা আনে। ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যথন স্কুদ্ররে চলে যায় তথন তার মহত্ত্ব নিরথক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রুদ্ত করে মান্ত্র। স্বর্গের আলো আজ আপনার মাটির প্রদীপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলোয়ার আলো হয়ে উঠেছে, লোকালয়ের আয়ত্তের অতীত হয়েছে; নির্বাপণের শাহ্নিতর চেয়ে তার এই শাহ্নিত গ্রুক্তর। দেবলোক আপনাকে অতি বিশ্বুদ্ধ রাখতে গিয়ে আপন শ্রুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দ্রী করেছে, সেই দ্বর্গম প্রাচীর ভেঙে গণগার ধারার মতো মালন মতের্গর মধ্যে তাকে প্রবাহিত করে দিয়ে তবে তার বন্ধনমোচন হবে। তার সেই স্বাতক্ত্রের বেন্টন বিদর্গি করবার জন্যেই আমার মন আজ এমন বিচলিত হয়ে উঠেছে। স্বর্গকে আমি ঘিরতে দেব না, ব্রুহ্পতি; মালনের সঙ্গে, পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, দ্বঃখীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।

ব্হস্পতি। তা হলে আপনি কী করতে চান।

ইন্দ্র। আমি প্রথিবীতে যাব।

ব্হস্পতি। সেই যাবার পথটাই বন্ধ, সেই নিয়েই তো দুঃখ।

ইন্দ্র। দেবতার স্বর্পে সেখানে আর যেতে পারব না, মান্র হয়ে জন্মগ্রহণ করব। নক্ষ্য যেমন খসে পড়ে তার আকাশের আলো আকাশে নিবিয়ে দিয়ে, মাটি হয়ে মুটিকৈ আলিঙ্গন করে, আমি তেমনি করে পূথিবীতে যাব।

ব্হস্পতি। আপনার জন্মাবার উপযুক্ত বংশ পূথিবীতে এখন কোথায়।

কাতি কেয়। বৈশ্য এখন রাজা, ক্ষাত্রিয় এখন বৈশ্যের সেবায় লড়াই করছে, ব্রাহাণ এখন বৈশ্যের দাস।

ইন্দ্র। কোথায় জন্মাব সে তো আমার ইচ্ছার উপরে নেই, যেখানে আমাকে আকর্ষণ করে নেবে সেইখানেই আমার স্থান হবে।

বৃহস্পতি। আপনি যে ইন্দ্র সেই স্মৃতি কেমন করে—

ইন্দ্র। সেই স্মৃতি লোপ করে দিয়ে তবেই আমি মর্ত্যবাসী হয়ে মর্ত্যের সাধনা করতে পারব।

কাতি কৈয়। এতদিন পৃথিবীর অহিত ছ ভুলেই ছিল্ম, আজ আপনার কথার হঠাং মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই তন্বী শ্যামা ধরণী স্থেশিয়-স্থাহেতর পথ ধরে হবর্গের দিকে কী উৎস্ক দ্ভিতৈই তাকিয়ে আছে। সেই ভীর্র ভয় ভাঙিয়ে দিতে কী আনন্দ। সেই ব্যথিতার মনে আশার সঞার করতে কী গোরব। সেই চন্দ্রকান্তমণিকিরীটিনী নীলাম্বরী স্নুন্বী কেমন করে ভুলে গিয়েছে য়ে সেরানী। তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে য়ে, সে দেবতার সাধনার ধন, সেহ্বর্গের চির্দ্যিতা।

ইন্দ্র। আমি সেখানে গিয়ে তার দক্ষিণসমীরণে এই কথাটি রেখে আসতে চাই যে, তারই বিরহে স্বর্গের অমূতে স্বাদ চলে গেছে এবং নন্দনের পারিজাত স্লান; তাকে বেণ্টন করে ধরে যে সমৃদ্র রয়েছে সেই তো স্বর্গের অশ্রু, তারই বিচ্ছেদ-ক্ষণনকেই তো সে মর্ত্যে অনন্ত করে রেখেছে।

কাতি কৈয়। দেবরাজ, যদি অন্মতি করেন তা হলে আমরাও প্থিবীতে যাই।

বৃহস্পতি। সেখানে মৃত্যুর অবগর্পানের ভিতর দিয়ে অমৃতের জ্যোতিকে একবার দেখে আসি।

কাতি কের। বৈকু প্রের লক্ষ্মী তাঁর মাটির ঘরটিতে যে নিত্যন্তন লীলা বিস্তার করেছেন আমরা তার রস থেকে কেন বণ্ডিত হব। আমি যে ব্রুঝতে পার্রাছ, আমাকে প্থিবীর দরকার আছে; আমি নেই বলেই তো সেখানে মানুষ স্বার্থের জন্যে নিল্ভিজ হয়ে যুদ্ধ করছে, ধুমের জন্যে নয়।

বৃহস্পতি। আর, আমি নেই বলেই তো মান্য কেবল ব্যবহারের জন্যে জ্ঞানের সাধনা করছে, মুক্তির জন্যে নয়।

ইন্দ্র। তোমরা সেখানে যাবে, আমি তো তারই উপায় করতে চলেছি; সময় হলেই তোমরা পরিণত ফলের মতো আপন মাধ্যভারে সহজেই মর্ত্যে স্থলিত হয়ে পডবে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

কাতি কৈয়। কখন টের পাব মহেন্দ্র, যে, আপনার সাধনা সার্থক হল।

বৃহস্পতি। সে কি আর চাপা থাকবে। যখন জয়শঙখধ্বনিতে স্বর্গলোক কে'পে উঠবে তখনি বৃশ্বব যে—

ইন্দ্র। না দেবগর্র, জয়ধর্বান উঠবে না। স্বর্গের চোখে যখন কর্ব্বার অশ্র্র্বলে পড়বে তখনই জানবেন, প্রথিবীতে আমার জন্মলাভ সফল হল।

কাতি কৈয়। তত দিন বোধ হয় জানতে পারব না, সেখানে ধ্রুলার আবরণে আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন।

বৃহস্পতি। প্থিবীর রসই তো হল এই লুকোচুরিতে। ঐশ্বর্য সেখানে দরিদ্রবেশে দেখা দেয়, শক্তি সেখানে অক্ষমের কোলে মানুষ হয়, বীর্য সেখানে পরাভবের মাটির তলায় আপন জয়সতন্তের ভিত্তি খনন করে। সম্ভব সেখানে

অসম্ভবের মধ্যে বাসা করে থাকে। যা দেখা দেয়, পূথিবীতে তাকে মানতে গিয়েই ভুল হয়; যা না দেখা দেয় তারই উপর চিরদিন ভরসা রাখতে হবে।

ু কাতি কৈয়। কিন্তু স্বররাজ, আপনার ললাটের চিরোজ্জ্বল জ্যোতি আজ মলান হল কেন।

বৃহস্পতি। মত্যে যে যাবেন তার গোরবের প্রভা আজ দীপ্যমান হয়ে উঠুক। ইন্দ্র। দেবগর্ব, জন্মের যে বেদনা সেই বেদনা এর্থান আমাকে পীড়িত করছে। আজ আমি দৃঃখেরই অভিসারে চলেছি, তারই আহ্বানে আমার মনকে টেনেছে। শিবের সঙ্গে সতীর যেমন বিচ্ছেদ হয়েছিল, স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে প্থিবীর ব্যথার তেমনি বিচ্ছেদ হয়েছে; সেই বিচ্ছেদের দৃঃখ এত দিন পরে আজ আমার মনে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। আমি চলল্ম সেই ব্যথাকে বৃকে তুলে নেবার জন্যে। প্রমের অমৃতে সেই ব্যথাকে আমি সোভাগ্যবতী করে তুলব। আমাকে বিদায় দাও।

কার্তিকেয়। মহেন্দ্র, আমাদের জন্যে পথ করে দাও, আমরা সেইখানেই গিয়ে তোমার সংখ্য মিলব। স্বর্গ আজ দুঃখের অভিযানে বাহির হোক।

বৃহস্পতি। আমরা পথের অপেক্ষাতেই রইল্ম, দেবরাজ। দ্বর্গ থেকে বাহির হবার পথ করে দাও, নইলে আমাদের মুক্তি নেই।

কাতি কের। বাহির করো, দেবরাজ, স্বর্গের বন্ধন থেকে আমাদের বাহির করো— মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের পথ রচনা করো।

বৃহস্পতি। তুমি স্বর্গরাজ, আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ করে জানিয়ে দাও যে, স্বর্গ প্রথিবীরই।

কার্তিকের। যারা স্বর্গকামনায় পৃথিবীকে ত্যাপ করবার সাধনা করেছে চির-দিন তুমি তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার চেণ্টা করেছ, আজ স্বয়ং স্বর্গকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র। সেই বাধার ভিতর দিয়ে ম্বিভতে যাবার পথ— বৃহস্পতি। যে ম্বিভ আপন আনন্দে চির্নিনই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে।

গান

পথিক হে, পথিক হে,
ঐ যে চলে, ঐ যে চলে
সংগী তোমার দলে দলে।
অন্যমনে থাকি কোণে,
চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
হঠাং শানি জলে স্থলে
পায়ের ধনি আকাশতলে।
পথিক হে, পথিক হে,
যেতে যেতে পথের থেকে,
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।
যালে যারে বারে
এসেছিলে আমার শ্বারে,
হঠাং যে তাই জানিতে পাই
তোমার চলা হদয়তলে।

#### সংযোজন

## কথিকা

এবার মনে হল, মান্য অন্যায়ের আগ্বনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পর্ড়িয়ে কালো করে দিয়েছে, সেখানে বসন্ত কোনোদিন এসে আর নতুন পাতা ধরাতে পারবে না।

মান্য অনেক দিন থেকে একখানি আসন তৈরি করছে। সেই আসনই তাকে খবর দেয় যে, তার দেবতা আসবেন, তিনি পথে বেরিয়েছেন।

যোদন উন্মন্ত হয়ে সেই তার অনেক দিনের আসন সে ছি'ড়ে ফেলে সেদিন তার যজ্ঞস্থলীর ভণনবেদী বলে, "কিছুই আশা করবার নেই, কেউ আসবে না।"

তথন এত দিনের আয়োজন আবর্জনা হয়ে ওঠে। তথন চারি দিক থেকে শ্নতে পাই, "জয়, পশ্বর জয়।"

তথন শ্নি, "আজও যেমন কালও তেমনি। সময় চোথে-ঠ্বলি-দেওয়া বলদের মতো, চিরদিন একই ঘানিতে একই আত স্বির তুলছে। তাকেই বলে স্থিট। স্থিট হচ্ছে অশ্বের কারা।"

মন বললে, "তবে আর কেন। এবার গান বন্ধ করা যাক। যা আছে কেবলমাত্র তারই বোঝা নিয়ে ঝগড়া চলে, যা নেই তারই আশা নিয়েই গান।"

শিশ্বকাল থেকে যে পথের পানে চেয়ে বারে বারে মনে আগমনীর হাওয়া লেগেছে— যে পথ দিগভেতর দিকে কান পেতেছে দেখে ব্রেছিল্ম, ও পার থেকে রথ বেরোল— সেই পথের দিকে আজ তাকালেম; মনে হল, সেখানে না আছে আগশ্তুকের সাড়া, না আছে কোনো ঘরের।

বীণা বললে, "দীর্ঘ পথে আমার স্করের সাথি যদি কেউ না থাকে তবে আমাকে পথের ধারে ফেলে দাও।"

তথন পথের ধারের দিকে চাইল্বম। চমকে উঠে দেখি, ধ্বলোর মধ্যে একটি কাঁটাগাছ; তাতে একটিমাত্র ফবল ফবটেছে।

আমি বলে উঠল্ম, "হায় রে হায়, ঐ তো পায়ের চিহ্ন।"

তখন দেখি, দিগনত প্থিবীর কানে কানে কথা কইছে; তখন দেখি, আকাশে আকাশে প্রতীক্ষা। তখন দেখি, চাঁদের আলোয় তালগাছের পাতায় পাতায় কাঁপন ধরেছে; বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিঘির জলের সঙ্গে চাঁদের চোখে চোখে ইশারা।

পথ বললে, 'ভয় নেই।"

আমার বীণা বললে, "সুর লাগাও।"

# সে

## উৎসগ

## স্কুল্বর শ্রীষ**্ত চার্**চন্দ্র ভট্টাচার্য করতলয**্গলেষ**্

মেঘের ফ্রোল কাজ এইবার।
সময় পোরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
স্ক্রদীর্ঘ কালের পরে নিল ছ্র্টি।
উদাসী হাওয়ার সাথে জ্র্টি
রচিছে যেন সে অন্যমনে
আকাশের কোণে কোণে
ছবির খেয়াল রাশি রাশি,
মিলিছে তাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-ছোঁওয়া হাসি।
দেবপিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,
ইন্দের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।

আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে ভেসে আসে বায়্বস্লোতে। নিরমের দিগনত পারায়ে যায় সে হারায়ে নির্দেশেশ বাউলের বেশে।

যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মৃত্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছ্য ভাষা দিয়ে কিছ্য তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝ্বলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখ ফেল থাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।

ফসল কাটার পরে
শ্ন্য মাঠে তুচ্ছ ফ্রল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে–
যার কোনো দাম নেই,
নাম নেই,
অধিকারী নাই ষার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দের নি কখনো।

শান্তিনিকেতন পৌষ ১৩৪৩ বিধাতা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মান্য স্থি করে চলেছেন, তব্ মান্যের আশা মেটে না; বলে, আমরা নিজে মান্য তৈরি করব। তাই দেবতার সজীব প্তুল্থেলার পাশাপাশি নিজের খেলা শ্রুর্ হল প্তুল নিয়ে, সেগ্লো মান্যের আপনগড়া মান্য। তার পরে ছেলেরা বলে 'গল্প বলো'; তার মানে, ভাষায়-গড়া মান্য বানাও। গড়ে উঠল কত রাজপ্ত্র, মল্টীর প্তুর, স্রেয়ারানী, দ্রোরানী, মংস্যানারীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিন্সন্ ক্রুসো। প্থিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল। ব্রুড়োরাও আপিসের ছ্রিটর দিনে বলে, মান্য বানাও; হল আঠারো-পর্ব মহাভারত প্রস্তুত। আর, লেগে গিয়েছেন গণ্প-বানিয়ের দল দেশে দেশে।

নাতনির ফরমাশে কিছ্ব দিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মানুষ, সত্যমিথোর কোনো জবাবদিহি নেই। গলপ যে শ্বনছে তার বয়স ন বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই শ্রু করেছিল্ম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্কা ওজনের যে, নির্বিচারে প্রপ্ত দিল যোগ। আর-একটা লোককে রেখেছিল্ম, তার কথা হবে পরে।

অনেক গলপ শ্রে হয়েছে এই বলে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরশ্ভ করে দিল্ম, এক যে আছে মান্ষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মান্ষ ঘোড়ায় চড়ে তেপাল্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিল্ম। সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে।

রাজপর্ত্তররের গলপ অনেক শ্নেছি; কথনোই তার খিদে পায় না। কিন্তু এর খিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই, শ্নে খ্রিশ হল্ম। খিদে-পাওয়া লোকের সঙেগ ভাব করা সহজ। খ্রিশ করবার জন্যে গালির মোড়ের থেকে বেশি দ্র যেতে হয় না।

দেখল্ম, লোকটার দিব্যি খাবার শখ। ফরমাশ করে মুড়োর ঘণ্ট, লাউচিংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি; বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা চেচিপ্রছে খার। এক-একদিন শথ যায় আইস্কিমের। এমন করে খায় সে দেখবার যোগ্য। মজ্মদারদের জামাইবাব্র সংগে অনেকটা মেলে।

একদিন ঝমাঝম্ বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাসতা—দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উচুনিচু টেউ-খেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজ্বর। দ্বে দুটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওৎ পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে স্যুটাকে দেবে থাবার ঘা। বাটিতে রঙ গুলে ত্লি বাগিয়ে এইসব এক চলছি।

দরজায় পড়ল ঠেলা। খালে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পাত্তার নয়—সেই লোকটা। সর্বাঙ্গ বৈয়ে জল ঝরছে, ময়লা ভিজে জামা গায়ে লেপ্টে গেছে, কোঁচার ডগায় কাদা, জ্বতোয় কাদার পিণ্ড। আমি বলল্ম, এ কী।

সে বললে, যখন বেরিয়েছিল্ম খট্খটে রোদ্দ্র। আন্থেক পথে আসতে বৃ্চিট নামল। তোমার ঐ বিছানার চাদরটা যদি দাও তো কাপড় ছেড়ে গারে জড়িয়ে বসি।

হুকুম পাবার সব্বর সইল না। চট্ করে খাটের থেকে লক্ষ্মৌছিটের ঢাকাটা টেনে নিয়ে তাই দিয়ে মাথাটা মুছে কাপড় ছেড়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল। ভাগিস কাশ্মীর জামিয়ারটা পাতা ছিল না।

বললে, দাদা, তোমাকে একটা গান শোনাব। কী করি, ছবি-আঁকা বন্ধ করতে হল। সে শুরু করলে—

> ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে, নিতান্ত কতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী সন্দেহ হল জানি নে; জিগেস করলে, কেমন লাগছে।

আমি বলল্ম, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয় থেকে দ্বের বসে। তার পরে ব্বেঝ নেবেন চিত্রগত্বত, যদি সইতে পারেন।

সে বললে, প্রপেদিদিও হিন্দু স্থানি ওস্তাদের কাছে গান শেখে, সেইখানে আমাকে বসিয়ে দিলে কেমন হয়।

আমি বলল্ম, প্রপোদিদিকে যদি রাজি করাতে পার তা হলে কথা নেই। সে বললে, প্রপোদিদিকে আমি বড়ো ভয় করি।

এই পর্যক্ত শানে আমার শ্রোতা পাপেদিদি খাব হেসে উঠল। তাকে কেউ ভয় করে, এতে সে ভারি খাদি। যেমন খাদি হয় জগতের দোদক্তপ্রতাপের দল। দয়াময়ী আশ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, আমি তাকে কিছা বলব না।

আমি বলল্ম, তোমাকে ভয় কে না করে! দ্ববেলা দ্ব বাটি করে দ্বধ খাও— গায়ে কী রকম জোর! মনে আছে তো, তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা লেজ গ্রিটয়ে একেবারে নুট্রিপসির বিছানার নিচে গিয়ে ল্যুকিয়েছিল।

বীরাণ্যনা ভারি খ্রিশ। মনে করিয়ে দিলে ভাল্বকটার কথা— সে পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল নাবার ঘরের স্নানের জলের টবের মধ্যে।

সেই যে মান্ষ্টার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল আমার একলার হাতে এখন থেকে প্রপেও তাতে যেখানে-সেখানে জোড়া দিতে লাগল। আমি যদি বা বলি, একদিন বেলা তিনটার সময় সে এসেছিল আমার কাছে দাড়ি কামাবার খুর চেয়ে নিতে, আর নিতে খালি বিস্কুটের টিন, প্রপে খবর দেয়, সে ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে পশম বোনবার কুরুশ-কাটি।

সব গলেপরই একটা আরুল্ভ আছে, শেষ আছে, কিন্তু ঐ-যে 'এক যে আছে মান্য' তার আর শেষ নেই। তার দিদির জন্তর হয়, ডাক্তার ডাকতে যায়। টমি কুকুর আছে, বেড়ালের নথের আঁচড় লেগে তার নাক যায় ছড়ে। পিছন দিক থেকে গোর্বর গাড়ির উপর চড়ে বর্সেছিল, তাই নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে হয় বিষম বচসা। উঠোনে কলতলায় পিছলে পড়ে বামন্ত্র চাক্ত্রনের মাটির ঘড়া দেয় ভেঙে। মোহনবাগানের ফ্টবল-ম্যাচ্ দেখতে গিয়েছিল, পকেট থেকে সাড়ে তিন আনা পয়সা কে নেয় তুলে: ফির্তি রাস্তায় ভীমনাগের দোকান থেকে সন্দেশ

কেনা বাদ গেল। বন্ধু আছে কিন্ চৌধুরী, তার ওখানে গিয়ে কুচো চিংড়ি ভাজা আর আলুর দম ফরমাশ করে। এমনি একটার পর একটা চলছে দিনের পর দিন। এর সঙ্গে পর্পে জর্ড়েছে, কোনোদিন দর্পর্রবেলায় ওর ঘরে গিয়ে বলেছে মায়ের আলমারি থেকে পাকপ্রণালীর বইখানা খ্রেজ বের করতে, বন্ধ্ সর্ধাকান্তবাব্ শিখতে চায় মোচার ঘণ্ট তৈরি করা। আর-একদিন পর্পের সর্বাসিত নারিকেল তেল নিয়ে গেল চেয়ে, ভয় হয়েছে মাথায় টাক পড়ে আসছে দেখে। আর-একদিন দিন্দার ওখানে গান শর্নতে গেল, দিন্দা তখন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘ্নিয়ের।

এই-যে আমাদের এক যে আছে মান্য, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা দ্বজনেই জানি, আর-কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা। এক যে ছিল রাজা, তারও নাম নেই; রাজপ্রত, তারও নেই। আর রাজকন্যা, যার চুল ল্বটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মানিক, চোখের জলে ম্ব্রো, তারও নাম কেউ জানে না। ওরা নামজাদা নয়, অথচ ঘরে ঘরে ওদের খ্যাতি।

এই-যে আমাদের মানুষটি, একে আমরা শৃধ্ব বলি 'সে'। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা দ্বজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে হাসি। প্রপে বলে, আন্দাজ করে বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ। কেউ বলে প্রেরনাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ, কেউ বলে পীটার্সন, কেউ বলে প্রেম্কট, কেউ বলে পীরবক্স, কেউ বলে পীয়ার খাঁ।

এইখানে এসে কলম থামতেই একজন বললে, গলপ চলবে তো?

কার গলপ। এ তো রাজপুত্রর নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘৢমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শথ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গলপ। মনের মধ্যে যদি মানুষটাকে স্পণ্ট করে গড়ে তোল তা হলে দেখতে পাবে, এ যখন দোকানের রোয়াকে বসে রসগোল্লা খায় আর তার রস ঠোঙার ছিদ্র দিয়ে অজানিতে পড়তে থাকে তার ময়লা ধৢনিতর উপর, সেটাই গলপ। যদি জিগেস কর 'তার পরে' তা হলে বলব, তার পরে ও ট্রামে চড়ে বসল, হঠাৎ জ্ঞান হল পয়সা নেই, টপ্ করে লাফিয়ে পড়ল। তার পরে? তার পরে এই রকমই আরও কত কী—বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।

ওদের মধ্যে একজন বললে, যা স্ভিছাড়া, বড়োবাজারে বহুবাজারে, এমন-কি নিমতলাতেও যার গতি নেই, তা নিয়ে কি গল্প হয় না।

আমি বলল ম. यिन হয় তা হলেই হয়, না হলে হয়ই না।

সে বললে, হোক তবে। হোক-না একেবারে যা ইচ্ছে তাই; মাথা নেই, মৃণ্ডু নেই, মানে নেই, মোম্দা নেই, এমন একটা-কিছ্ব।

এটা হল স্পর্যা। বিধাতার স্থিট, নিয়মের রশারশি দিয়ে কষে বাঁধা, যেটা হবার সেটা হবেই। এ তো সহ্য হয় না। একঘেয়ে বিধানের স্থিটকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা করে নেওয়া যাক যেখানে শাস্তির ভয় নেই। এ তো তাঁর নিজের এলাকা নয়।

আমাদের সে ছিল কোণে বসে। কানে কানে বললে, দাদা, লেগে যাও। আমার নাম দিয়ে যা-খুশি চালিয়ে দিতে পার, ফোজদারি করব না।

সে মানুষটির পরিচয় দেওয়ার দরকার আছে।

প্রেপ্রদিদিমণিকে ধারা বেয়ে যে গল্প বলে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে একটি সর্বনামধারী সে. কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্যে একে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোখানে এসে কোনো প্রশেনর হু"চোট খাবার আশৎকা নেই। কি-তু অনাস্ভির চাক্ষ্ম প্রমাণ দেবার জন্যে একজন শরীরধারী জোগাড করতে হয়েছে। সাহিত্যের মামলায় কেস টা যথনই বডো বেশি বেসামাল হয়ে পড়ে তথনই এ লোকটা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তৃত। কিছুই বাধে না। আমার মতো মোক্তারের ইশারা পেলেই সে অম্লানম থে বলতে পারে যে, কাঁচডাপাডার কুম্ভমেলায় গুণগাস্নান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল তার টিকির ডগা। সেটা গেল তালিয়ে, বোঁটা-ছে ড়া মানবদেহের বাকি অংশটাকু উঠে এসেছে ডাঙায়। আরও একটা চোর্খ টিপে দিলে সে নির্লাভ্জ হয়ে বলতে পারে, মানোয়ারী জাহাজের ডুব্ররি গোরা সাত মাস পাঁক খেটে গোটা পাঁচ-ছয় চুল ছাড়া বাকি টিকিটা উন্ধার করে এনেছে, বকশিষ পেয়েছে এককালীন সোয়া তিন টাকা। প্রপ্রদিদি তব্ব যদি বলে 'তার পরে' তা হলে তথনি শ্রে করবে নীলরতন ডাক্তারের পায়ে ধরে বললে দোহাই ডাক্তারবাব, ওয়্ধ দিয়ে পারছি নে। তিনি সম্যাসীদন্ত বজ্রজটী মলম লাগিয়ে দিতেই টিকিটা একেবারে মান্ত্রয়া হয়ে বেড়ে চলেছে, অফ্রেন একটা কে'চোর মতো। পার্গাড পরলে পার্গাডটা বেলনের মতো ফে'পে উঠতে থাকে. মাথার বালিশটার উপর চড়ো তৈরি হতে থাকে দৈত্যপ্রবীর ব্যাঙের ছাতার মতো। বাঁধা মাইনে দিয়ে নাপিত রাখতে হল। প্রহরে প্রহরে তাকে দিয়ে বহাতালা চাঁচিয়ে নিতে হচ্ছে।

তব্ যদি শ্রোতার কোত্হল না মেটে তা হলে সে কর্ণ মৃথ করে বলতে থাকে যে, মেডিক্যাল কলেজের সার্জন-জেনেরাল হাতের আস্তিন গ্রুটিয়ে বসেছিল; তার ভীষণ জেদ, মাথার ঐ জায়গাটাতে ইস্কুর্প দিয়ে ফ্রটো করে সেইখানে রবারের ছিপি এ°টে গালা লাগিয়ে শিলমোহর করে দেবে, ইহকাল-পরকালে ওখান দিয়ে আর টিকি গজাতে পারবে না। চিকিৎসাটা ইহকাল ডিঙিয়ে পরকালেই গিয়ে ঠেকবে, এই আশঙ্কায় ও কোনোমতেই রাজি হল না।

আমাদের এই 'সে' পদার্থ টি ক্ষণজন্মা বটে; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্ধী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এত বড়ো উত্তরসাধক ওস্তাদ বহু ভাগ্যে জ্বটেছে। গল্প-প্রশেনর উত্তরপাড়ার এই যে মানুষ, মাঝে মাঝে একে প্রপ্রদিদির কাছে এনে হাজির করি— দেখে তার বড়ো চোখ আরও বড়ো হয়ে ওঠে। খ্রিশ হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়।— লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিক্দারপাড়া গলির চম্চ্য্। প্রপ্রিদিদি জিগেস করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কোন্নগরে, প্রশ্বচিন্থের গলিতে।

নাম বলি নে কেন। নাম বললে ইনি যে কেবলমাত্র ইনিতেই এসে ঠেকবেন, এই ভয়। জগতে আমি আছি একজন মাত্র, তুমিও তাই, সেই তুমি আমি ছাড়া আর-সকলেই তো সে। আমার গলেপর সকল সের উনি জামিন।

একটা কথা বলে রাখি, নইলে অধর্ম হবে। ওকে মাঝে রেখে যে পালা জমানো হয়েছে তার থেকে যারা বিচার করে তারা ভূল করে: যারা তাকে চাক্ষ্মর দেখেছে তারা জানে লোকটা স্পুর্র্য চেহারা স্বশন্তীর। রাত্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গান্তীর্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও প্রলা নন্বরের মান্য, তাই কোনো ঠাট্টা মস্করায় ওকে জখম করতে পারে না। ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে ব্রন্থিমান। অব্বের ভান করলেও ওর মানহানি হয় না; স্ববিধে হয়, প্রপুর স্বভাবের সঙ্গে ওর মিল হয়ে যায়।

#### ٤

এর মধ্যে প্রেপেদিদি গেছে দাজিলিঙে। সে রইল মাথাঘষা গলিতে একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগছে না। আমিও জন্মলাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দার্জিলিঙ পাঠাও।

আমি বলল্ম, কেন।

সে বললে, প্রান্থ মান্য বেকার বসে আছি, আত্মীয়স্বজন ভারি নিন্দে করছে। কী কাজ করবে, বলো।

পর্পেদিদির খেলার রান্নার জন্যে খবরের কাগজ কুচিকুচি করে দেব।

এত মেহন্নত সইবে না। একটা চুপ করো দেখি। আমি এখন হাঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস লিখছি।

হ্র্বাউ নামটা শোনাচ্ছে ভালো, দাদা। ওটা তোমার চেয়ে আমার কলমেই মানাত ঠিক। বিষয়টার একট্র আমেজ দিতে পার কি।

ঠাট্টা নয়, বিষয়টা গশ্ভীর, কলেজে পাঠ্য হবার আশা রাখি। একদল বৈজ্ঞানিক ঐ শ্ন্য দ্বীপে বস্তি বে ধেছেন। খুব কঠিন প্রীক্ষায় প্রবৃত্ত।

একট্রখানি ব্রঝিয়ে বলো—কী করছেন তাঁরা। হাল নিয়মে চাষবাস করছেন? একেবারে উল্টো, চাষের সম্পর্ক নেই।

আহারের কী ব্যবস্থা।

একেবারেই বন্ধ।

প্রাণটা ?

সেই চিন্তাটাই সব চেয়ে তুচ্ছ। পাক্যন্তের বির্দেধ ওঁদের সত্যাগ্রহ। বলছেন, ঐ জঠরযন্ত্রটার মতো প্যাঁচাও জিনিস আর নেই। যত রোগ, যত যুন্ধবিগ্রহ, যত চুরি-ডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে।

দাদা, কথাটা সত্য হলেও হজম করা শক্ত।

তোমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু, ওঁরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাক্ষন্দ্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপ্সে, আহার বন্ধ, নস্য নিচ্ছেন কেবলই। নাক দিয়ে পোষ্টাই নিচ্ছেন হাওয়ায় শ্বেষ। কিছ্ব পেণচচ্ছে ভিতরে, কিছ্ব হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুই কাজ একসংগেই চলছে, দেহটা সাফও হচ্ছে, ভিতিও হচ্ছে।

আশ্চর্য কৌশল। কলের জাঁতা বসিয়েছেন ব্রাঝ? হাঁস ম্রাগি পাঁটা ভেড়া আল্ব পটোল একসংখ্য পিষে শ্রাকিয়ে ভার্তি করছেন ডিবের মধ্যে?

না। পাক্ষন্ত্র, কসাইখানা, দুটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই। পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গে মেটাবেন। চিরকালের মতো জগতে শান্তিস্থাপনার উপায় চিন্তা করছেন।

নস্যটা তবে শস্য নিয়েও নয়, কেননা সেটাতেও কেনাবেচার মামলা।

ব্রঝিয়ে বলি। জ?বলোকে উদ্ভিদের সব্বজ অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ, সেটা তো জান?

পাপম্বথে কেমন করে বলুব যে জানি, কিন্তু ব্রদ্ধিমানেরা নিতান্ত যদি জেদ করেন তা হলে মেনে নেব। দৈবপায়ন পণিডতের দল ঘাসের থেকে সব্দ্রুজ সার বের করে নিয়ে স্থেরি বেগ্নি-পেরোনো আলোয় শ্নিকয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠ্সছেন। সকালবেলায় ডান নাকে; মধ্যাহে বা নাকে; সায়াহে দুই নাকে একসখেগ, সেইটেই বড়ো ভোজ। ওঁদের সমবেত হাঁচির শব্দে চমকে উঠে পশ্বপক্ষীরা সাঁতরিয়ে সম্ভুদ্র পার হয়ে গেছে।

শোনাচ্ছে ভালো। অনেক দিন বেকার আছি দাদা, পাক্ষল্রটা হন্যে হয়ে উঠেছে— তোমাদের ঐ নস্যটার দালালি করতে পারি যদি নিয়্মার্কেটে, তা হলে—

অলপ একট্ব বাধা পড়েছে, সে কথা পরে বলব। তাঁদের আর-একটা মত আছে। তাঁরা বলেন, মান্ষ দ্ব পায়ে খাড়া হয়ে চলে বলে তাদের হৃদ্যন্ত পাকষন্ত ঝ্লে ঝ্লে মরছে; অস্বাভাবিক অত্যাচার ঘটেছে লাখো লাখো বংসর ধরে। তার জরিমানা দিতে হচ্ছে আয়্মুক্ষয়় করে। দোলায়মান হৃদয়টা নিয়ে মরছে নরনারী; চতুষ্পদের কোনো বালাই নেই।

ব্ৰঝল্ম, কিন্তু উপায়?

ওঁরা বলছেন, প্রকৃতির মূল মতলবটা শিশ্বদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। সেই দ্বীপের সব চেয়ে উ'চু পাহাডে শিলালিপিতে অধ্যাপক খুদে রেখেছেন—



সবাই মিলে হামাগ্রড়ি দাও, ফিরে এসো চতু পদী চালে, যদি দীর্ঘকাল ধরণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।

সাবাস! আরও কিছ্ব বাকি আছে বোধ হয়?

আছে। ওঁরা বলেন, কথা কওয়াটা মান্বের বানানো। ওটা প্রকৃতিদত্ত নয়। ওতে প্রতিদিন শ্বাসের ক্ষয় হতে থাকে, সেই শ্বাসক্ষয়েই আয়্ক্ষয়। স্বাভাবিক প্রতিভায় এ কথাটা গোড়াতেই আবিষ্কার করেছে বানর। ত্রেতাযুগের হন্মান আজও আছে বে'চে। আজ ওঁরা নিরালায় বসে সেই বিশ্বুদ্ধ আদিম ব্বিদ্ধর অন্বরণ করছেন। মাটির দিকে মুখ করে স্বাই একেবারে চুপ। সমসত দ্বীপটাতে কেবল নাকের থেকে হাঁচির শব্দ বেরোয়, মুখের থেকে কোনো শব্দই নেই।

পরস্পর বোঝাপড়া চলে কী করে।

অত্যাশ্চর্য ইশারার ভাষা উদ্ভাবিত।— কথনো চেণিক-কোটার ভংগীতে, কখনো হাতপাখা-চালানোর চালে, কখনো ঝোড়ো স্বপ্ররি গাছের নকলে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে ঘাড় দ্বলিয়ে বাঁকিয়ে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে হেলিয়ে ঝাঁকিয়ে। এমন-কি, সেই ভাষার সংখ্য ভুর্-বাঁকানি চোখ-টেপানি যোগ করে ওঁদের কবিতার কাজও চলে। দেখা গেছে, তাতে দর্শকের চোখে জল আসে, নিস্যর জায়গাটা বন্ধ হয়ে পডে।

কিছ্ম টাকা আমাকে ধার দাও, দোহাই তোমার। ঐ হাঁহাউ দ্বীপেই যেতে হচ্ছে আমাকে। এত বড়ো নতুন মজাটা—

নতুন আর প্ররোনো হতে পেল কই। হাঁচতে হাঁচতে বস্তিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে। পড়ে আছে জালা-জালা সব্জ নিস্য। ব্যবহার করবার যোগ্য নাক বাকি নেই একটাও।

এ তোমার আগাগোড়াই বানানো। বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাচছে। এই হুঁহাউ দ্বাপের ইতিহাস বানিয়ে তুমি প্রপেদিদিকে তাক লাগিয়ে দিতে চাও। ঠিক করেছিলে, তোমার এই অভাগা সে-নামওয়ালাকেই বৈজ্ঞানিক সাজিয়ে সারা দ্বাপময় হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে মারবে। বর্ণনা করবে, আমি ঘাড়-নাড়ানাড়ির ঘটা করে ঘটোৎকচ-বধ পাঁচালির আসর জমাচ্ছি কী করে। হয়তো কোন্ হামা-গর্মাওয়ালা মনোহর-ঘাড়-নাড়ানির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বসবে, ঘাড়নাড়া-মন্তে কনে নাড়বে মাথা বাঁ দিক থেকে ভান দিকে, আর আমি নাড়ব ভান দিক থেকে বাঁ দিকে। সম্তপদী-গমন হয়ে উঠবে চতুর্দশপদী। ওদের সেনেট-হলে ঘাড়নাড়া ভাষায় যখন ওরা সারে সারে পরীক্ষা দিতে বসেছে, তার মধ্যে আমাকেও বসাবে এক কোণে। আমার উপর তোমার দয়ামায়া নেই, দেবে ফেল করিয়ে। কিন্তু ওদের স্পোর্টিং ক্লাবে হামাগ্রিড়-রেসে আমাকেই পাওয়াবে ফার্স্ট প্রাইজ। বলে দিচ্ছি, প্রপেদিদিকে এমন করে হাসাতে পারবে মনেও কোরো না।

বেশি বোকো না। চাণকাপন্ডিত শ্রেণীবিশেষের আয়ুব্দিধর জন্যে বলেছেন : তাবচ্চ বাঁচতে মূর্খ যাবং ন বক্বকায়তে।— তুমি তো সংস্কৃত কিছু শিথেছিলে? যতটা শিথেছিলেম ভুলেছি তার দেড়গুণ ওজনে। নয়া-চাণক্য জগতের হিতের জন্যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা : তথন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পশ্ডিত চুপায়তে।— চলল্বম। আমার শেষ পরামর্শ এই, বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমান্ষি করো যতটা পার।

এই কাহিনীটা প্রপোদিদির কাছে একট্বও পছন্দসই হয় নি। কপাল কুচকে বললে, এ কখনো হয়? নিস্যানিয়ে পেট ভরে?

আমি বললেম, গোড়াতে পেটটাকেই যে সরিয়ে দিয়েছে।

প্রপর্দিদি আশ্বসত হয়ে বললে. ওঃ, তাই বর্মি।

শেষ পর্যন্ত ওর গিয়ে ঠেকল কথা না বলাতে। ওর প্রশ্ন, কথা না বলে কি বাঁচা যায়।

আমি বললম্ম, ওদের সব চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ভূর্জপাতায় লিখে লিখে দ্বীপময় প্রচার করেছেন, কথা বলেই মানুষ মরে। তিনি সংখ্যাগণনায় প্রমাণ করে দিয়েছেন, যারা কথা বলত সবাই মরেছে।

হঠাৎ পর্পর্নিদির ব্রন্থিতে প্রশ্ন উঠল, আচ্ছা, বোবারা ?

আমি বললেম, তারা কথা বলে মরে নি, তারা মরেছে কেউ বা পেটের অস্ব্রেথ, কেউ বা কাশিসদিতে।

শ্বনে প্রপর্বাদির মনে হল, কথাটা যুক্তিসংগত।

আচ্ছা, দাদামশায়, তোমার কী মত।

আমি বলল্ম, কেউ বা মরে কথা বলে, কেউ বা মরে না বলে।

আচ্ছা, তমি কী চাও।

আমি ভাবছি, হুইাউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জন্বদ্বীপে বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেরে উঠছি নে।

#### 0

শিবা-শোধন-সমিতির একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে আমাদের সে। প**্**পর্নিদির আসরে আজ সম্পেবেলায় সেইটে পাঠ হবে।

## রিপোর্ট<sup>ে</sup>

সন্ধেবেলায় মাঠে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি এমন সময় শেয়াল এসে বললে, দাদা, তুমি নিজের কাচ্চাবাচ্চাদের মান্থ করতে লেগেছ, আমি কী দোষ করেছি। জিজ্ঞাসা করলেম, কী করতে হবে শুনি।

শেয়াল বললে, নাহয় হল্ম পশ্ব. তাই বলে কি উদ্ধার নেই। পণ করেছি. তোমার হাতে মানুষ হব।

भारत भरत ভाবनाम, मलकार्य वरहे।

জিজ্ঞাসা করল্ম, তোমার এমন মতলব হল কেন।

সে বললে, যদি মানুষ হতে পারি তা হলে শেয়াল-সমাজে আমার নাম হবে, আমাকে পুজো করবে ওরা।

আমি বলল্ম, বেশ কথা।

বন্ধ্বদের খবর দেওয়া গেল। তারা খ্ব খ্রিশ। বললে, একটা কাজের মতো কাজ বটে। প্থিবীর উপকার হবে। ক'জনে মিলে একটা সভা করল্ম, তার নাম দেওয়া গেল শিবা-শোধন-সমিতি।

পাড়ায় আছে অনেক কালের একটা পোড়ো চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে রোজ রাত্তির নটার পরে শেয়াল মানুষ করার পুণ্যকর্মে লাগা গেল।

জিভ্রাসা করলমে, বংস, তোমাকে জ্ঞাতিরা কী নামে ডাকে। শেয়াল বললে হোহো।

আমরা বলল্ম, ছি ছি, এ তো চলবে না। মানুষ হতে চাও তো প্রথমে নাম বদলাতে হবে, তার পরে রূপ। আজ থেকে তোমার নাম হল শিবুরাম।

সে বললে, আচ্ছা। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, হোহো নামটা তার যেরকম মিণ্টি লাগে শিবুরাম তেমন লাগল না। উপায় নেই, মানুষ হতেই হবে।

প্রথম কাজ হল তাকে দ্ব পায়ে দাঁড় করানো। অনেক দিন লাগল। বহু কণ্টে নড়্বড়া করতে করতে চলে, থেকে থেকে পড়ে পড়ে যায়। ছ মাস গেল দেহটাকে কোনোমতে খাড়া রাখতে। থাবাগন্লো ঢাকবার জন্য পরানো হল জন্তো মোজা দুস্তানা।

অবশেষে আমাদের সভাপতি গোর গোসাঁই বললেন, শিব্রাম, এইবার আয়নায় তোমার দ্বিপদী ছন্দের মূতিটা দেখো দেখি, পছন্দ হয় কিনা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ঘাড় বে কিয়ে শিব্রাম অনেক ক্ষণ ধরে দেখলে। শেষকালে বললে, গোসাঁইজি, এখনো তোমার সংগে তো চেহারার মিল হচ্ছে না।

গোসাঁইজি বললেন, শিব্ৰ, সোজা হলেই কি হল। মান্য হওয়া এত সোজা নয়। বলি, লেজটা যাবে কোথায়। ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পার।

শিব্রামের মুখ গেল শ্নিকয়ে। শেয়ালপাড়ায় দশ-বিশ গাঁয়ের মধ্যে ওর লেজ ছিল বিখ্যাত।

সাধারণ শেয়ালরা ওর নাম দিয়েছিল 'খাসা-লেজন্ড়ি'। যারা শেয়ালি-সংস্কৃত জানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত, 'স্লোমলাঙগ্লী'। দ্ব দিন গেল ওর ভাবতে. তিন রান্ত্রি ওর ঘুম হল না। শেষকালে বৃহস্পতিবারে এসে বললে, রাজি।

পাট্কিলে রঙের ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা লেজটা গেল কাটা, একেবারে গোড়া ঘে'ষে।

সভ্যেরা সকলে বলে উঠল, অহো, পশ্রে এ কী ম্বিছি! লেজবন্ধনের মায়া ওর এত দিনে কেটে গেল! ধন্য!

শিব্রাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। চোখের জল সামলিয়ে নিয়ে সেও অতি কর্নুপ্রুরে বললে, ধন্য!

সেদিন গুর আহারে রুচি রইল না. সমস্ত রাত সেই কাটা লেজের স্বংন দেখলে। পরদিন শিব্রাম সভায় এসে হাজির। গোসাঁইজি বললেন, কেমন হে শিব্র দেহটা হাল্কা বোধ হচ্ছে তো?

শিব্রাম বললে, আছের, খ্রই হাল্কা। কিন্তু মন বলছে, লেজ গেল তব্ মান্বের সংগে বর্ণভেদ তো ঘ্রচল না।

গোসাঁই বললেন, রঙ মিলিয়ে সবর্ণ হতে চাও যদি, তবে রোঁয়া ঘ্রচিয়ে ফেলো। তিন্যু নাপিত এল।

পাঁচ দিন লাগল খ্র ব্লিয়ে ব্লিয়ে লোমগ্লো চে'চে ফেলতে। রূপ যেটা ফ্রটে উঠল তা দেখে সভ্যরা সবাই চুপ করে গেল।

শিব্রাম উদ্বিশ্ন হয়ে বললে, মশায়, আপনারা কোনো কথা বলেন না কেন। সভ্যরা বললে, আমরা নিজের কীতিতে অবাক।

শিব্রাম মনে শান্তি পেল। কাটা লেজ ও চাঁচা রোঁয়ার শোক ভূলে গেল। সভারা দুই চক্ষ্ব বৃজে বললেন, শিব্রাম, আর নয়। সভা বন্ধ হল। এখন— শিব্য বললে, এখন আমার কাজ হবে শেয়াল-সমাজকে অবাক করা।

এ দিকে শিব্রামের পিসি খেণিকনি কে'দে কে'দে মরে। গাঁয়ের মোড়ল হ্রুইকে গিয়ে বললে, মোড়ল মশায়, আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল আমার হোহোকে দেখি নে কেন। বাঘ-ভাল্লুকের হাতে পড়ল না তো?

মোড়ল বললে, বাঘ-ভাল্লককে ভয় কিসের? ভয় ঐ মান্ব জানোয়ারটাকে. হয়তো তাদের ফাঁদে পড়েছে।

থোঁজ পড়ে গেল। ঘ্রতে ঘ্রতে ভলন্টিয়ারের দল এল সেই চন্ডীমন্ডপের বাঁশবনে। ডাক দিলে, হ্বকা হ্বয়া।

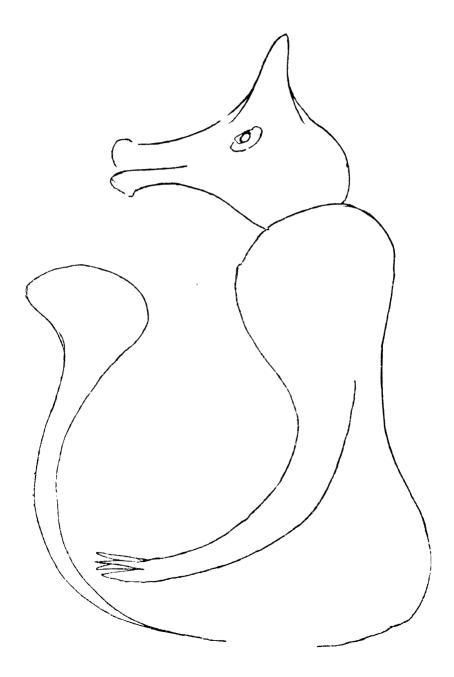

শিব্রামের ব্কের মধ্যে ধড়্ফড়্ করে উঠল, একবার গলা ছেড়ে ঐ একতান-মন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা হল। বহু কন্টে চেপে গেল।

শে

ন্বিতীয় প্রহরে বাঁশবনে আবার ডাক উঠল, হ্রা হ্রা। এবার ন্বিরামের চাপা গলায় কান্নার মতো একট্রখানি রব উঠল। তব্ব থেমে গেল।

তৃতীয় প্রহরে ওরা আবার যখন ডাক ছাড়লে শিব্রাম আর থাকতে পারলে না; ডেকে উঠল, হ্রুকা হুয়া, হ্রুকা হুয়া, হ্রুকা হুয়া।

হ্বক্টে বললে, ঐ তো হোহোয়ের গলা শ্বনি। একবার হাঁক দাও তো। ডাক পডল, হোহো!

সভাপতি বিছানা ছেড়ে এসে বললেন, শিব্রাম!

বাইরে থেকে আবার ডাক পড়ল, হোহো!

গোসাঁইজি আবার সতক করে দিলেন, শিব্রাম!

তৃতীয়বার ভাকে শিব্রাম ছুটে বেরিয়ে আসতেই শেয়ালরা দিল দোড়। হুকুই, হৈয়ো, হুহু প্রভৃতি বড়ো বড়ো শেয়াল-বীর আপন আপন গতেরি ভিতর গিয়ে ঢুকল।

সমূহত শেয়াল-সমাজ হতা<del>্</del>ভত।

তার পর ছ মাস গেল।

শেয খবর পাওয়া গেছে। শিব্রাম সারারাত হে'কে হে'কে বেড়াচ্ছে, আমার লেজ কই আমার লেজ কই।

গোসাঁইয়ের শোবার ঘরের সামনের রোয়াকে বসে ঊধর্ব দিকে মুখ তুলে প্রহরে প্রহরে কোকিয়ে উঠে বলে, আমার লেজ ফিরে দাও।

গোসাঁই দরজা খ্লতে সাহস করে না— ভয় পায়, পাছে তাকে খ্যাপা শেয়ালে কামড়ার।

শৈরালকাঁটার বনে যেখানে শিব্রামের বাড়ি সেখানে ওর যাওয়া বন্ধ। জ্ঞাতিরা ওকে দ্র থেকে দেখলে, হয় পালায় নয় খেকিয়ে কামড়াতে আসে। ভাঙা চন্ডী-মন্ডপেই থাকে, সেখানে একজোড়া প্যাঁচা ছাড়া আর অন্য প্রাণী নেই। খাঁদ্র, গোবর, বে'চি, টে'ড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ডানপিটে ছেলেরাও ভূতের ভয়ে সেখানকার জন্সল থেকে কর্মচা পাডতে যায় না।

শেয়ালি ভাষায় শেয়াল একটা ছড়া লিখেছে, তার আরম্ভটা এইরকম— ওরে লেজ, হারা লেজ, চক্ষে দেখি ধ্রা। বক্ষ মোর গেল ফেটে হ্রুঃ হ্রায় হ্রুয়ায়

প্রপে বলে উঠল, কী অন্যায়, ভারি অন্যায়। আচ্ছা, দাদামশায়, ওর মাসিও ওকে নেবে না ঘরে?

আমি বলল্ম, তুমি ভেবো না; ওর গায়ের রোঁয়াগ্রলো আবার উঠ্ক, তখন ওকে চিনতে পারবে।

কিন্ত, ওর লেজ?

হয়তো লাঙ্গ্লাদ্য ঘৃত পাওয়া যেতে পারে কবিরাজমশায়ের ঘরে। আমি খোঁজ নেব।

সে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, রাগ কোরো না দাদা, হক্ কথা বলব — তোমারও শোধনের দরকার হয়েছে।

বে-আদব কোথাকার, কিসের শোধন আমার। তোমার ঐ বুড়োমির শোধন। বয়স তো কম হয় নি, তব্ ছেলেমান্বিতে পাকা হতে পারলে না।



প্রমাণ পেলে কিসে।

এই-ষে রিপোর্টটা পড়ে শোনালে, ওটা তো আগাগোড়া ব্যংগ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি। দেখলে না প্রপ্রদিদির মূখ কিরকম গম্ভার? বোধ হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। ভাবছিল, রোঁয়া-চাঁচা শেয়ালটা এখনি এল ব্রঝি তার কাছে নালিশ করতে। ব্রশ্বির মান্রাটা একট্র কমাতে যদি না পার তা হলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।

ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত। তুমি ব্ঝবে কী করে; তোমাকে তো চেন্টাই করতে হয় না, বিধাতা আছেন তোমার সহায়।

দাদা, রাগ করছ বটে, কিন্তু আমি বলে দিল্ম, বৃদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে শ্বিকয়ে। মজা করছ মনে কর, কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে ঝামার মতো লাগে। এর আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি— হাসতে গিয়ে, হাসাতে গিয়ে পরকাল খ্ইয়ো না। লেজকাটা শেয়ালের কথা শ্বনে প্পর্টিদির চোথ জলে ভরে এসেছিল, দেখতে পাও নি ব্বিঝ? বল তো আজই তাকে আমি একট্বখানি হাসিয়ে দিই গে— বিশ্বদ্ধ হাসি, তাতে ব্বিধ্ব ভেজাল নেই।

লেখা তৈরি আছে নাকি?

আছে। নাটকি চালের আলাপ। বললেই হবে, আমাদের পাড়ার উধো গোবরা আর পঞ্চঃতে মিলে কথা হচ্ছে। ওদের সবাইকে দিদি চেনে।

আচ্ছা বেশ, দেখা যাক।

#### গেছো বাবা

উধো। কীরে, সন্ধান পোল?

গোবরা। আরে ভাই, তোনার কথা শ্বনে আজ মাসখানেক ধরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পণ্ড্র। কার সন্ধান করছিস রে।

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্ব। গেছো বাবা? সে আবার কে রে।

উধো। জানিস নে? বিশ্বস্কুম্ব লোক তাকে জানে।

পঞ্জঃ। তা, গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শানি।

উধো। বাবা যে গাছে চড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতর্। তলায় দাঁজিয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পণ্ড্ব। খবর পেলি কার কাছ থেকে।

উধো। ধোকড় গাঁরের তেকু সর্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুম্বর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল: ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটেগ্র্ড়, তামাক তৈরী করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল টলে—চিটেগ্র্ড়ে তার ম্ব্যু চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর; বললে, ভেকু, তোর মনের কামনা কী খ্লে বল্। ভেকুটা বোকা; বললে, বাবা একখানা ট্যানা দাও, ম্বুটা ম্বুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। ম্বুখ চোখ ম্বুছে উপরে যখন তাকালো তখন আর কারও দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাস্, তার পরে কে'দে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

পাপ্র। হার রে হার, শাল নয়, দোশালা নয়, শার্ধ্ব একখানা গামছা! ভেকুর আর ব্যদ্ধি কত হবে।



উধা। তা হোক, নেপা, ঐ গামছা নিয়েই তার দিব্যি চলে যাচ্ছে— দেখিস নি ? রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পণ্ডঃ। কী করে হল। ভেল্কি নাকি।

উধো। হোঁদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জন্টল। বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলন্টা মনুলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ বা এসে বলে, ও ভেকুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একট্ব ঠেকিয়ে দি, আজ তিনমাস ধরে জনুরে ভূগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবিদ্যি চাই পাঁচ সিকে, পাঁচটা স্বপ্রির, পাঁচ কুন্কে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পণ্ড্ব। নৈবিদ্যি তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছ্ব?

উধো। পাচ্ছে বৈ কি। গার্জন পাল গামছা ভরে পনেরো দিন ধরে ধান ঢেলেছে; তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বে'ধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব, ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জাটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিন্ধি ঘোঁটে, তার দাড়ি চুম্রিয়ে দেয়।

প্ৰাঃ সত্যি বলছিস?

উধো। সতিয় না তো কী। গাজন যে আমার মামাতো ভাইয়ের ভায়রা-ভাই হয়।

পণ্ডঃ। আচ্ছা ভাই উধাে, গামছাটা তুই দেখেছিস?

উধো। দেখেছি বৈ কি। হট্বপঞ্জের তাঁতে দেড়গজ ওসারের যে গামছা ব্নর্নি হয়, চাঁপার বরন জমি, লাল পাড়, এক্কেবারে বেমাল্ম তাই।

পণ্ডঃ। বালস কী। তা, সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী করে।

উধো। ঐ তো মজা। বাবার দয়া!

পণ্ড্ব। চল্ ভাই, চল্, খোঁজ করতে বেরোই। কিন্তু, চিনব কী করে।

উধো। সেই তো মুশ্কিল। কেউ তো তাক দেখে নি। আবার হবি তো হ, তেকু বেটার চোখ গেল চিটেগুড়ে বুজে।

পঞ্চঃ। তবে উপায়?

উধো। আমি তো হাটে ঘাটে যাকে দেখছি তাকেই জোড়হাত করে জিগেস করাছি, দয়া করে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা। শ্বনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো দিল আমার মাথায় হুকোর জল ঢেলে।

গোবরা। তা দিক গে। ছাড়া হবে না। খ্রুজে বের করবই। যা থাকে কপালে। পঞ্জঃ। ভেকু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নিচে খাকেন চেনবার জো নেই।

উধো। গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মান্যকে পরথ করব কী করে, ভাই। আমি এক ব্যান্থ করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই বলছি, আনড়া পেড়ে নাও— গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

পশ্ব। আর দেরি নয় রে চল্। কপালের জাের যদি থাকে তবে দর্শনলাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে-না, ভাই! গেছাে বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পার্লবনে কাথাও যদি থাক লাফিয়ে. একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা। ওরে হয়েছে রে, দয়া হল বৢিঝ।

পণ্ড-। কই রে, কই।

গোবরা। ঐ-যে চালতা গাছে।

পঞ্। কী রে, চালতা গাছে কী। দেখছি নে তো কিছ্।

গোবরা। ঐ-যে দ্বলছে।

পণঃ। কী দুলছে।ও তো লেজে রে।

উধো। তোর কেমন বৃশ্বি গোবরা, ও বাবার লেজ নয় রে, হন্মানের লেজ। দেখছিস নে মৃথ ভ্যাঙাচ্ছে?

গোবরা। ঘোর কলি যে! বাঁরা ঐ কপির্প ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জন্যে।

পঞ্। ভুলছি নে, বাবা, কালাম্খ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পার মুখ ভ্যাঙাও, নডছি নে— তোমার ঐ শ্রীলেজের শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে শ্বের্ করল রে। পঞ্চা পালাবে কোথায়। আমাদের ভক্তির দৌডের সঙ্গে পারবে কেন।

গোবরা। ঐ বসেছে কয়েতবেল গাছের ডগায়।

উধো। পণ্ডঃ, উঠে পড়্-না গাছে।

পঞ্ । আরে তুই ওঠ-না।

উধো। আরে, তুই ওঠ।

পণ্ডঃ। অত উচ্চে উঠতে পারব না, বাবা, কুপা করে নেমে এসো।

উধো। বাবা, তোমার ঐ শ্রীলেজ গলায় বৈধ্ব অন্তিমে যেন চক্ষ্ম মুদতে পারি এই আশীবাদ করো।

প্রস্থান

ওহে কমবুদিধ, হাসাতে পারলে?

না। যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়। ভয় হচ্ছে, পুর্পেদিদি পাছে গেছো বাবার সন্ধান করতে আমাকে পাঠায়।

মূখ দেখে আমারও তাই বোধ হচ্ছে। গেছো বাবার 'পরে ওর টান পড়েছে। আচ্ছা, কাল পরীক্ষা করে দেখব, বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কি না।

কিছ্মুক্ষণ বাদে প্রপ্র এসে বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, গেছো বাবার কাছে তুঞি হলে কী চাইতে।

আমি বললেম, প্রপর্নিদির জন্যে এমন একটা কলম চাইতেম যা নিয়ে লিখতে বসলে অঙক কষতে একটা ভূলও হত না।

পর্পর্নিদি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, আঃ, সে কী মজাই হত! অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে সাড়ে তেরে। নার্কা পেয়েছে।

8

স্বণন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারি নে। জানি নে কত রাত। ঘর অন্ধকার, লপ্ঠনটা আছে বারান্দার, দরজার বাইরে। একটা চার্মাচকে পোকার লোভে ঘুরপাক খেয়ে বেডাচ্ছে, গয়ায়-পিণ্ডি-না-দেওয়া ভতের মতো।

त्म এत्म शाँक मिटल, मामा, घूमष्ट नाकि।

বলেই ঘরে ঢুকে পড়ল। কালো কন্বলে সর্বাঙ্গ মোড়া।

জিগেস করলেম, এ কেমন সম্জা তোমার।

বললে, আমার বরসজ্জা।

বরসজ্জা! বুঝিয়ে বলো।

কনে দেখতে যাচ্ছি।

জানি নে কেন, আমার যেন ঘুমে-ঘোলা বুদ্ধিতে ঠেকল যে, ঠিক হয়েছে, এই সম্জাই উচিত। উৎসাহ দিয়ে বলল্ম, সেজেছ ভালো। তোমার ওরিজিন্যালিটি দেখে খুমি হল্ম। একেবারে ক্লাসিকাল সাজ।

কীরকম।

ভূতনাথ যখন তাঁর তপস্বিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে

ছিল হাতির চামড়া। তোমার এটা যেন ভালকের চামড়া। নারদ দেখলে খ্রিশ হতেন।

দাদা, সমঝদার তুমি। এলেম এইজন্যেই তোমার কাছে এত রাত্তিরে।

কত রাত বলো দেখি।

দেড়টার বেশি হবে না।

কনে কি এখনি দেখা চাই।

হাঁ, এখনি।

শ্রনেই বলে উঠলেম, ভারি চমৎকার।

কী কারণে বলো তো।

কেন-যে এতদিন আইডিয়াটা মাথায় আসে নি তাই ভাবি। আপিসের বড়ো সাহেবের মুখ দেখা দিনের রোদ্দুরে, আর কনে দেখা মাঝরান্তিরের অন্ধকারে।

দাদা, তোমার ম্বথের কথা যেন অম্তসমান। একটা পোরাণিক নজির দাও তো। মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে, এই কথাটা সমরণ কোরো।

অহো, দাদা, তোমার কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সারাইম যাকে বলে। তা হলে আর কথা নেই।

কনেটি কে এবং আছেন কোথায়।

আমার বৌদিদির ছোটো বোন, আছেন তাঁরই বাড়িতে।

চেহারায় ভোমার বোদিদির সঙ্গে কি মেলে।

মেলে বই কি সহোদরা বটে।

তা হলে অন্ধকার রাতের দরকার আ**ছে**।

বোদি স্বয়ং বলে দিয়েছেন, উর্চটা যেন সংখ্য না আনি।

रवीं पित्र ठिकाना है। ?

সাতাশ মাইল দ্বে, চৌচাকলা গ্রামে, উনকুণ্ড পাড়ায়।

ভোজন আছে তো?

আছে বৈকি।

শ্নে কোন্ মোহের ঘোরে যে মনটা প্লেকিত হল বলতে পারি নে। লিভরের দোষে ভূগে আসছি বারো বছর, খাবার নাম শ্নেলেই পিত্তি যায় বিগড়ে।

জিগেস করলেম, খাওয়াটা কী রকম হবে শুনি।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অতি উত্তম, অতি উত্তম, অতি উত্তম। বৌদি আমসত্ত্ব দিয়ে উচ্ছেসিন্দ্ধ চমৎকার রাধে, আর কুলের আটি চে°িকতে কুটে তার সঙ্গে দোক্তার জল মিশিয়ে চার্টনি—

বলেই নাচ জন্বডে দিল বিলিতি চালে,— টিটিটম্টম্টম্, টিটিটম্টম্টম্, টিটিটম্টম্টম্, ডিটিটম্টম্, ডম্। জীবনে কোনোদিন নাচি নি. হঠাৎ নাচ পেয়ে গেল— দ্বজনে হাত ধরাধরি করে নাচতে শ্রু করে দিলন্ম, টিটিটম্টম্। মনে হল আশ্চর্য আমার ক্ষমতা; যম্না দিদি যদি দেখত তবে বলত, নাচ বটে।

শেষকালে হাঁপিয়ে উঠে ধপ্ করে বসে পড়লন্ম। বললন্ম, আহারের ফর্দ যা দিলে একেবারে খাঁটি ভিটামিন। লিভরের পক্ষে অমৃত। কনে দেখতে যাবে তো কনেব পরীক্ষা তো চাই।

এক দফা হয়ে গেছে আ**প্তেই**।

কী বক্ম।

মনে করল্ম, মিলন হবার আগে মিলের পরীক্ষা চাই। ঠিক কি না বলো। ঠিক তো বটেই। পরীক্ষার প্রণালীটা কী।

জিগেস করা চাই 'শোলোক মেলাতে পার কি না'। দ্ত পাঠিয়েছিল্ম 'রংমশাল'এর সহ-সম্পাদককে, তিনি আওড়ালেন—

স্নেরী, তুমি কালো কৃষ্টি।

বললেন, মিল করে এর জবাব দিতে হবে, পর্রো মাপের মিল। করেটি এক নিঃশেষে বলে দিলে—

কানা তুমি, নেই ভালো দুণ্টি।

সহ-সম্পাদকের এটা অসহ হল, বলে দিলে—

রহাা লম্বা হাতে তোমাকে গড়েছে রাতে যবে শেষ হল আলোক্ডিট।

লম্বা হাতে বলবার তাৎপর্য কী হল।

মেয়েটি চ্যাঙা আছে শ্নেছি, তোমার চেরে ইণ্ডি দুই-তিন বড়ো হবে। তাই শ্নেই তো আমার উৎসাহ।

বলো কী।

একখানা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা ফাউ।

এ কথাটা আমার মাথায় ওঠে নি।

যা হোক দাদা, সহ-সম্পাদকের কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা কব্যুলতি দিয়ে দিয়েছে।

কী রকম।

মাছের আঁশের হার গে'থে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃসেরিভ তোমার সংখ্য সংখ্য ফিরবে।

আমি লাফ দিয়ে বলে উঠল্ম, ধন্য! এবার দেখছি এক অসাধারণের সংগ্রে আর-এক অসাধারণের মিলন হবে, জগতে এমন কদাচিৎ ঘটে। তা হলে আর কেন দিন ক্ষণ দেখা।

কিন্তু মেয়েটির পণ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে। রুপে?

না, কথার মিলে। ঠিকমত যদি মেলাতে পারি তা হলে ও নিজেকে দেবে জলাঞ্জলি।

পারবে তো?

নিশ্চয়।

श्लागाने की भर्जान।

বলব, চার লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করো, স্তবে আমাকে খ্রশি করে দাও। মিল হওয়া চাই ফাস্ট্রিকাস।

কনে দেখার যদি পেটেণ্ট্ নেওয়া চলত তুমি নিতে পারতে! বরের দতব দিয়ে শুরু! অতি উত্তম। উমা তাতেই জিতেছিলেন।

প্রথম লাইনটা ওকে ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে আমার চরিত্রের থই পাবে না: আমার বর্ণনার ধুয়োটি হচ্ছে এই—

তুমি দেখি মান্ষটা একেবারে অুদ্ভূত।

প্রেরা বহরের মিল দাবি করলে মেয়েটি বোধ হয় মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। ওকে

হার মানতেই হবে। আচ্ছা দাদা, তুমিই দাও দেখি ওর পরের লাইনটা যোগ করে। আমি বললেম—

স্কন্ধে তোমার ব্রাঝি চাপিয়াছে বদ ভূত।

এক্সেলেন্ট্। কিন্তু আর দুটো লাইন না হলে শেলাক তো ভর্তি হর না। আমি বলছি, কনে তো কনে, কনের বাবার সাধ্যি হবে না ওর মিল বের করতে। দাদা, তোমার মাথায় কিছা আসছে? ভাষায় হোকা অভাষায় হোক।

একেবারেই না।

তা হলে শোনো—

ছাত থেকে লাফ দাও, পাঁক দেখে ঝাঁপ দাও, যখন তথন করে। যদভূত তদভূত।

ও আবার কী! ওটা কোন্ দিশি বুলি।

দেবভাষা সংস্কৃত, কিম্ভূত শব্দের এক পর্যায়।

যদ্তত তদ্তত, মানেটা কী হল।

ওর মানে, যা খ্রিশ তাই। ওটা বংগভাষায়, যাকে হাল আমলের পণিডতে । বলেছে 'অবদান'।

লোকটার 'পরে আমার ভত্তি কূল ছাপিয়ে উঠল। মনে হল অসাধারণ প্রতিতা। ওর পিঠ থাবড়িয়ে বললাম, সভিম্ভিত করেছ আমাকে।

সে বললে, স্তম্ভিত হলে চলবে কেন। চলতে হবে। লগা বরে যাছে। ফ্রান্তরে ববকরণ পেরিয়ে যাবে কথন, এসে পড়বে তৈতিলকরণ, বৈক্রেস্ড্রোল, তার পরেই হর্ষণযোগ, বিশ্টিকরণ, শেষ রাভিরে অস্ক্রোগ, ধনিষ্ঠানকর— গোদ্বামানি মতে ব্যতীপাত্রোগ বালবকরণ, পরিষ্যোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ হবে—ঘরকর্নার পক্ষে গরকরণের মতো এত বড়ো বাধা আর নেই। সিন্ধিযোগ বহারোগে ইন্দ্রোগ নিব্যোগ এই হপ্তার মধ্যে একদিনও পাওয়া যাবে না, বলীসানিযোগের অলপ একট্র আশা আছে যখন প্রবর্স্য নক্ষেরের দ্বিউ পড়বে।

কাজ নেই, কাজ নেই, এখ্খনি বেরিরে পড়া যাক। ডাক দাও প্রের্লালেরে, মোটরখানা আন্ক। সে এতক্ষণে চরকা কাটতে বসেছে। চরকা কাটতে কাটতে তবে সে ঘুমতে পারে, মোটর চালিয়ে চালিয়ে তার এই দশা হয়েছে।

গাডিতে চড়ে বসল্ম।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুরুরের ধারে আস্শেওড়ার ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেকশিয়ালি উঠল ডেকে। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমান ডাকা, পুরুলাল চমকে উঠে গাড়িসমুন্ধ গিয়ে পড়ল একগলা জলের মধ্যে। এ দিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ দুকে লাফালাফি করছে। আর, পুরুলালের সে কী চে'চানি! আমি ওকে সান্থনা দিয়ে বললম্ম, পুরুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব ক্ষে লাফাতে দে, বিনি প্রসায় অমন ভালে। মালিশ আর পাবি নে।

গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগল্ম, বনমালী, বনমালী।

ইস্ট্রিপিডের কোনো সাড়াশব্দ নেই। সপণ্টই বোরা গেল, সৈ তখন বোলপরর সেটশনের প্ল্যাট্ফরমে চাদর মর্ড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘ্রমচ্ছে। ভারি রাগ হল। ইচ্ছে করল, তার নাকের মধ্যে ফাউপ্টেন পেনের সর্ড়্সর্ড়ি দিয়ে তাকে হাঁচিয়ে দিয়ে আসি গে। এ দিকে পাঁকের জলে আমার চুলগালো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী করে। গোলমাল শ্রুনে প্রকৃত্পাড়ে হাঁসগালো

## त्रवीन्द्र-त्रहनावनी



প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়ল্মুম তাদের মধ্যে; একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চূলটা একরকম ঠিক করে নিল্ম। প্ত্রুলাল বললে, ঠিক বলেছ, দাদাবাব্ম। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। ঘুম আসছে।

যাওয়া গেল ওর বৌদিদির বাড়িতে। খিদের চোটে একেবারে ভুলে গেছি কনে দেখার কথা। বৌদিদিকে জিগেস করলেম, আমার সঙ্গে ছিল সে, তাকে দেখছি নে কেন।

তিন হাত দোপাট্টা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে মিহিস্বরে বৌদিদি বললে, সে কনে খ'লেতে গেছে।

কোন্ চুলোয়।

মজা দিঘির ধারে বাঁশতলায়।

কত দূর হবে।

তিন পহরের পথ।

দুর বেশি নয় বটে। কিন্তু, খিদে পেয়েছে। তোমার সেই চাট্নি বের করো দিকি।

বৌদিদি নাকিস্বরে বললে, হায় রে আমার পোড়া কপাল, এই গেল মঙ্গল-বারের আগের মঙ্গলবারে ফাটা ফ্রটবল্ ভার্ত করে সমস্তটা পাঠিয়ে দিয়েছি ব্জর্দিদির ওখানে— সে ওটা খেতে ভালোবাসে ছোলার ছাতুর সংখ্য সর্মেতেল আর লঙকা দিয়ে মেখে।

মুখ শ্রকিয়ে গেল; বলল্ম, আমরা খাই কী।

বৌদিদি বললে, শ্রুকনো কুঁচো চিংড়িমাছের মোরব্বা আছে টাট্কা চিটেগ্রুড়ে জমানো। বাছারা খেয়ে নাও, নইলে পিত্তি পড়ে যাবে।

কিছ্ম খেলেম, অনেকটাই রইল বাকি। প্রত্ত্রলালকে জিগেস করলমে, খাবি? সে বললে, ভাঁড়টা দাও, বাড়ি গিয়ে আহিক করে খাব।

বাড়ি এলেম ফিরে। চটিজুতো ভিজে, গা-ময় কাদা।

বনমালীকে ডাক দিয়ে বলল মে, বাঁদর, কী করছিল।

সে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বিছে কামড়েছিল, তাই ঘ্নমিচ্ছিল্ন। বলেই সে চলে গেল ঘ্নমতে।

এমন সময় একটা গ্রুণ্ডাগোছের মান্য একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত। মুদ্ত লম্বা, ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গদান, বনমালীর মতো রঙ কালো, ঝাঁকড়া চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, চোখ দ্বটো রাঙা, গায়ে ছিটের মের্জাই, কোমরে লাল রঙের ডোরাকাটা ল্র্ডির উপর হলদে রঙের তিন-কোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাঁটামারা লম্বা একটা বাঁশের লাঠি, গলার আওয়াজ যেন গদাইবাব্বদের মোটর গাড়িটার শিঙের মতো। হঠাৎ সে সাড়ে তিন মোন ওজনের গলায় ডেকে উঠল, বাব্বমশায়!

চমকে উঠে কলমের খোঁচায় খানিকটা কাগজ ছি'ড়ে গেল।

বললাম, কী হয়েছে, কে তুমি।

সে বললে, আমার নাম পাল্লারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেছি, জানতে চাই তোমাদের সে কোথায় গেল।

আমি বললুম, আমি কী জানি।

পাল্লারাম চোখ পাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললে, জান না বটে! ঐ যে তার তালি-দেওয়া আঁশ-বের-করা সব্কে রঙের এক পাটি পশমের মোজা কাদাস্মধ শ্রকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালির কাটা লেজের মতো তোমার বইয়ের শেলফে ঝ্লছে, ওটা ফেলে সে যাবে কোন্ প্রাণে।

আমি বলল্ম, লোকসান সইবে না, যেখানে থাকে ফিরে আসবেই। কিন্তু হয়েছে কী।

পাল্লারাম বললে, পরশ্বদিন সন্থের সময় দিদি গিয়েছিল জভিগলাটের বাড়ি। লাট-গিন্নির সভগে গভগাজল পাতিয়েছে। ফিরে এসে দেখে, একটা ঘটি, একটা ছাতা, একজাড়া তাস, হারিকেন লওঁন, আর একটা পাথ্বের কয়লার ছালা নিয়ে কোথার সে চলে গেছে। দিদি বাগান থেকে একঝ্বিড় বাঁশের কোড়া, লাউডগা আর বেটো-শাক তুলে রেখেছিল: তাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিদি ভারি রাগ করছে।

আমি বললাম, তা আমি কী করব।

পাল্লারাম বললে, ভোমার এখানে কোথায় সে লট্নিয়ে আছে, তাকে বের করে দাও।

আমি বলল্ম, এখানে নেই, তুমি গানায় খবন দাও গে। নিশ্চয় আছে।

আমি বললুম, ভালো মুশকিলে ফেললে দেখছি! বলছি সে নেই।

'নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে' বলতে বলতে পায়ারাম আগার টোবলের উপর দমান্দন তার বাঁশের লাঠির মুন্ডটা ঠুকতে লাগল। পাশের বাঞ্চিত একটা পাগল ছিল, সে শেরাল ডাকের নকল করে হাঁক দিল 'হুঝাহুরা'। পাড়ার সব কুকুর চে'চিয়ে উঠল। বনমালী আমার জন্যে এক গ্লাস বেলের সরবত রেখে গিয়েছিল, সেটা উল্টিয়ে বোতল ভেঙে বেগ্নি রঙের কালির সঙ্গে মিশে রেশনের চাদর বেয়ে আমার জ্বতার মধ্যে গিয়ে জমল। চীংকার করতে লাগলমুন, বনমালী, বনমালী!

বনমালী ঘরে ত্রকেই পাল্লারামের চেহারা দেখে 'যাপ রে' দা রে' বলে চে'চাতে চে'চাতে দৌড় দিলে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল: বললেম. সে গেছে কনের খোঁজ করতে।

কোথায়।

মজাদিঘির ধারে বাঁশতলায়।

লোকটা বললে, সেখানে যে আমারই বাডি।

जा **रत्न** ठिक रहारा । जामात स्मरा आर्छ ?

আছে।

এইবার তোমার মেয়ের পাত্র জুটল।

জুটলো এখনো বলা যায় না। এই ডাণ্ডা নিয়ে ঘাড়ে ধরে তার বিয়ে দেব, তার পরে বুঝুব কন্যাদায় ঘুচুল।

তা হলে আর দেরি কোরো না। কনে দেখার পরেই বরকে দেখা হয়তো সহজ হবে না।

সে বললে ঠিক কথা।

একটা ভাঙা বালতি ছিল ঘরের বাইরে। সেটা ফস্করে তুলে নিলে। জিগেস করলেম, ওটা নিয়ে কী হবে।

ও বললে, বড়ো রোদ্দুর, টুরিপর মতো করে পরব।

ও তো গেল। তখন কাক ডাকছে, ট্র্যামের শব্দ শ্বর্ হয়েছে। বিছানা থেকে ধড়্ফড়্ করে উঠেই ডাক দিলেম বনমালীকে। জিগেগ করলেম, ঘরে কে চ্বুকেছিল।



७ टाथ तर्गाष् वनात, मिमियानत विष्नानी।

এই পর্যানত শানে পানপোদিদি হতাশভাবে বললে, ও কী কথা দাদামশায়, তুমি যে বলছিলে, তুমি নেমন্তল্ল থেতে গিয়েছিলে, তার পরে তোমার ঘরে এসেছিল পাল্লারাম।

সামলে নিল্ম। আর একট্র হলেই ব্লিধমানের মতো বলতে যাচ্ছিল্ম, আগা-গোড়া স্বংন। সব মাটি হত। এখন থেকে পাল্লারামকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে যেমন করে পারি। স্বংন যখন বিধাতা ভাঙেন নালিশ খাটে না। আমরা ভাঙলে বড়ো নিষ্ঠার হয়।

পর্পর্দিদি বললে, দাদামশায়, ওদের দর্জনের বিয়ে হল কি না বললে না তো কিছা।

ব্রুবল্ম, বিয়ে হওয়াটা জর্র দরকার। বলল্ম, বিয়ে না হয়ে কি রক্ষা আছে। তার পরে তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে কি।

হয়েছে বৈ কি। তখন ভোর সাড়ে চারটে, রাস্তার গ্যাস নেবে নি। দেখলমে, নতুন বৌ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে।

কোথায়।

নতুন বাজারে মানকচু কিনতে।

মানকচু!

হাঁ, বর আপত্তি করেছিল।

কেন

বলেছিল, অত্যন্ত দরকার হলে বরও কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচ্ পারব না।

তার পরে কী হল।

আনতে হল মানকচু কাঁধে করে।

আনতে হল মানকচু কাবে করে। খুদি হল পুপু; বল্লে, খুব জবাং!

Æ

সকালে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় সে এসে উপস্থিত।
জিগেস করল্ম, কিছ্ বলবার আছে?
ও বললে, আছে।
চট্ করে বলে ফেলো, আমাকে এখনি বেরতে হবে।
কোথায়।
লাটসাহেবের বাড়ি।
লাটসাহেব তোমাকে ডাকেন নাকি।
না, ডাকেন না, ডাকলে ভালো করতেন।
ভালো কিসের।

জানতে পারতেন, ওঁরা যাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে ওস্তাদ। কোনো রায়বাহাদ্বর আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, সে কথা ভূমি জান।

জানি, কিন্তু আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তাঁ বলছ।





অসম্ভব গলেপরই যে ফর্মাশ।

হোক-না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধ্বনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে-সে বানাতে পারে।

তোমার অসম্ভবের একটা নম্না দাও। আচ্ছা বলি শোনো—

স্মৃতিরক্সমশার মোহনবাগানের গোল-কীপারি করে কাল্কাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে খিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অক্টলনি মন্যমেণ্ট। নিচে থেকে চাটতে চাটতে চুড়ো পর্যতি দিলেন চেটে। বদর্শিদন মিঞা সেনেট-হলে বসে জন্তো সেলাই করছিল, সে হাঁ-হাঁ করে ছনুটে এল। বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিসটাকে এণ্টো করে দিলেন!

'তোবা তোবা' বলে তিনবার মন্মুমেনেটর গায়ে থ্র্থ্ন ফেলে মিঞাসাহেব দৌডে গেল স্টেট্স্ম্যান-আপিসে খবর দিতে।

পুমতিরক্সমশারের হঠাৎ চৈতন্য হল, মুখটা তাঁর অশ্যুদ্ধ হয়েছে। গেলেন ম্যাজিরমের দরোয়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েজি, তুমিও রাহান, আমিও রাহান— একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়েজি দাড়ি চুম্রিয়ে নিয়ে সেলাম করে বললে, কোমা ভূ পোতে ভূ সি ভূ খেল।

পিডতমশায় একটা চিন্তা করে বললেন, বড়ো শক্ত প্রশন, সাংখাকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশ্নুদ্ধ, আমি মন্যুমেণ্ট চেটেছি।

পাঁড়েজি দেশালাই দিয়ে বর্মা চুর্ট ধরালো। দ্ব টান টেনে বললে, তা হলে এক্ষ্মিন খ্লুন ওয়েব্সটার ডিক্সনারি, দেখুন বিধান কী।

স্মৃতিরত্ন বললেন, তা হলে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতলে-বাঁধানো ডান্ডাখানা চাই।

शाँए वनात, की कतरवन, कार्य कशनात गर्एा भएएছ व्यक्ति?

স্মৃতিরত্ন বললেন, তুমি খবর পেলে কেমন করে। সে তো পড়েছিল পরশ্র্ দিন। ছ্রটতে হল উল্টোডিঙিতে যকুং-বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকার্টনি সাহেবের কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবল আনিয়ে সাফ করে দিলেন।

পাঁড়েজি বললে, তবে ডাণ্ডায় তোমার কী প্রয়োজন।

পণ্ডিত মশায় বললেন, দাঁতন করতে হবে।

পাঁড়েজি বললে, ওঃ, তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে ব্রঝি, তা হলে আবার গণগাজল দিয়ে শোধন করতে হত।

এই পর্যন্ত বলে গ্রুড্গ্রিড়টা কাছে নিয়ে দ্ব টান টেনে সে বললে, দেখো দাদা, এইরক্ম তোমার বানিয়ে বলবার ধরন। এ যেন আঙ্বল দিয়ে না লিখে গণেশের শ্রুড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। যেটাকে যেরক্ম জানি সেটাকে অন্যরক্ম করে দেওয়া। অত্যন্ত সহজ কাজ। যদি বল লাটসাহেব কল্বর ব্যাবসা ধরে বাগবাজারে শ্রুটিক মাছের দোকান খ্লোছেন, তবে এমন সম্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের।

দে ৮৭৯



চটেছ বলে বোধ হচ্ছে।

কারণ আছে। আমাকে নিয়ে প্রপ্রদিদিকে সেদিন যাচ্ছে-তাই কতকগ্বলো বাজে কথা বলেছিলে। নিতানত ছেলেমান্ব বলেই দিদি হাঁ করে সব শ্বনেছিল। কিন্তু, অদ্ভূত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগারি চাই তো। त्रवीन्ध्र-त्रुहनावनी



সে ৮৮১



সেটা ছিল না বুঝি?

না, ছিল না। চুপ করে থাকতুম যদি আমাকে স্কুদধ না জড়াতে। যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের ম্বড়িঘণ্ট খাইয়েছ, সর্যেবাঁটা দিয়ে তিমিমাছ-ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাটকা ধরে আনা জলহস্তী, আর তার সঙ্গে তালের গ্র্ডির ডাঁটা-চচ্চড়ি, তা হলে আমি বলতুম, ওটা হল স্থলে। ওরকম লেখা সহজ।

আচ্ছা, তুমি হলে কী রক্ম লিখতে।

বলি, রাগ করবে না? দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি যে বেশি তা নয়, কম বলেই স্ক্রিধে। আমি হলে বলত্ম—

তাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমন্তর ছিল, যাকে বলে দেখা-বিন্তি। সেখানে কোজ্মাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিল্লির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোর্কুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পাম্কুনি দেবী, স্বহুদেত রেণ্ধেছিলেন কিন্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গাঁধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগালো

পর্যক্ত দিনের বেলা হাঁক ছেডে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে: কাকগুলো জমির উপর ঠোঁট গুজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিন ঘণ্টা ধরে। এ তো গেল তরকারি। আর. জালা জালা ভতি ছিল কাঙ চটোর সাঙ্চানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁক স্টটো ফলের ছোবডা-চোঁয়ানো। এই সংখ্য মিন্টাম ছিল ইক্টিকুটির ভিক্টিমাই, ঝুডিভার্ত। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগ্নলো দলে দিল: তার পরে ওদের দেশের সব চেয়ে বড়ো জানোয়ার, মানুষে গোরুতে সিখ্যিতে মিশোল, তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাঙ্কডং, তার কাঁটাওয়ালা জিব দিয়ে চৈটে চেটে কতকটা নর্ম করে আনলে। তার পরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমান্দম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগল। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শন্নলেই ওদের জিবে জল আসে: দূর পাড়া থেকে শনেতে পেয়ে ভিখারি আসে দলে দলে। খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে যায় বাডির কর্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জমা করে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লাকিয়ে অন্যের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের বলে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড়ো বড়ো মকন্দমা হয়ে গেছে। হাজারদাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে মেয়ে দেয় না। একজন সামান্য পনেরোদাঁতি ওদের কেট্কু নাড়া খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আটকিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতির পাডায় তাকে পোডাবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চোচিঙ্গ নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করেছিল, লডেছিল প্রিভি কৌন্সিল প্রান্ত।

আমি হাঁপিয়ে উঠে বলল্ম. থামো, থামো! কিন্তু জিগেস করি, তুমি যে কাহিনীটা আওড়ালে তার বিশেষ গুণটা কী।

ওর গ্রণটা এই, এটা কুলের আঁঠির চাটনি নয়। যা কিছ্ই জানি নে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শথ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না। কিন্তু, এতেও যে আছে উচু দরের হাসি তা আমি বলি নে। বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি, তা হলেই অন্তুত রসের গলপ জমে। নেহাত বাজারে-চল্তি ছেলে-ভোলাবার সমতা অত্যক্তি যদি তুমি বানাতে থাক তা হলে তোমার অপযশ হবে, এই আমি বলে রাখলাম।

আমি বললেম, আচ্ছা, এমন করে গলপ বলব যাতে প্রপ্রদিদির বিশ্বাস ভাঙতে ওঝা ডাকতে হবে।

ভালো কথা, किन्जू लाग्नेपार्टरतत वाष्ट्रिक याख्या वलरू की त्वासाय।

বোঝায়, তুমি বিদায় নিলেই ছুটি পাই। একবার বসলে উঠতে চাও না, তাই 'তুমি যাও' অনুরোধটা সামান্য একট্ব ঘুরিয়ে বলতে হল।

ব্ৰুঝেছি, আচ্ছা, তবে চলল্বম।

৬

সার্কাস দেখে আসার পর থেকে প্রপর্নিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠল। বাঘের সঙ্গে, বাঘের মাসির সঙ্গে সর্বদা তার আলাপ চলছে। আমরা কেউ যথন থাকি নে তখনই ওদের মজলিস জমে। আমার কাছে নাপিতের খবর নিচ্ছিল: আমি



বলল্ম, নাপিতের কী দরকার।

প্রপ্র জানালে, বাঘ ওকে অত্যন্ত ধরে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে ওর গোঁফ, ও কামাতে চায়।

আমি জিগেস করলেম, গোঁফ কামানোর কথা ওর মনে এল কী করে।

প্রপর্বললে, চা খেয়ে বাবার পেয়ালায় তলানি ষেট্রকু বাকি থাকে আমি বাঘকে খেতে দিই। সেদিন তাই খেতে এসে ও দেখতে পেরেছিল পাঁচুবাব্রকে; ওর বিশ্বাস, গোঁফ কামালে ওর মহুখখানা দুদখাবে ঠিক পাঁচুবাব্ররই মতো।
আমি বলল্ম, সেটা নিতানত অন্যায় ভাবে নি। কিন্তু, একট্র স্থাকিল আছে।

কামানোর শ্রের্তেই নাপিতকে যদি শেষ করে দেয় তা হলে কামানো শেষ হরেই না।

শ্নেই ফস্করে প্রপের মাথায় বৃদ্ধি এল; বলে ফেললে, জান দাদামশায়? বাঘরা কখ্খনো নাপিতকে খায় না।

আমি বললাম. বল কী। কেন বলো দেখি।

খেলে ওদের পাপ হয়।

ওঃ, তা হলে কোনো ভয় নেই। এক কাজ করা যাবে, চৌরঙ্গিতে সাহেব-নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

প্রপে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ হাঁ, ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস নিশ্চয় খাবে না, ঘেন্না করবে।

খেলে গংগাসনান করতে হবে। খাওয়া-ছোঁওয়ায় বাঘের এত বাছবিচার আছে, তুমি জানলে কী করে, দিদি।

পুপুর খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে, আমি সব জানি। আর, আমি বুঝি জানি নে?

কী জান. বলো তো।

ওরা কখনো চাষী কৈবতরি মাংস খায় না; বিশেষত যারা গুণগার পশিচম-পারে থাকে। শাস্ত্রে বারণ।

আর. যারা পুর-পারে থাকে?

তারা যদি জেলে কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ থাবা দিয়ে ছি'ড়ে ছি'ড়ে।

বাঁ থাবা কেন।

ঐটে হচ্ছে শান্ধ রীতি। ওদের পশ্চিতরা ডান থাবাকে নোংরা বলে। একটি কথা জেনে রাখো দিদি, নাপতিনীদের 'পরে ওদের ঘেন্না। নাপতিনীরা যে মেয়েদের পায়ে আল্তা লাগায়।

**ा नांगालरे** वा?

সাধ্ব বাঘেরা বলে, আলতাটা রক্তের ভান, ওটা আঁচ্ডে কাম্ডে ছি'ডে চিবিয়ে বের করা রক্ত নয়, ওটা মিথ্যাচার। এরকম কপটাচরণকে ওরা অতানত নিন্দে করে। একবার একটা বাঘ ঢ্বেকছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে, সেখানে ম্যাজেন্টা গোলা ছিল গামলায়। রক্ত মনে করে মহা খ্বাশ হয়ে মব্খ ড়বোলে তার মধ্যে। সে একেবারে পাকা রঙা। বাঘের দাড়ি গোঁফ, তার দ্বই গাল, লাল টক্টকে হয়ে উঠল। নিবিড় বনে যেখানে বাঘেদের প্রর্তপাড়া মোষমারা গ্রামে, সেইখানে আসতেই ওদের আঁচাড়ি শিরোমণি বলে উঠল, এ কী কান্ড! তোমার সমদত মব্খ লাল কেন। ও লচ্জায় পড়ে মিথ্যে করে বললে, গন্ডার মেরে তার রক্ত থেয়ে এসেছি। ধরা পড়েগেল মিথ্যে। পন্ডিতজি বললে, নথে তো রক্তের চিহ্ন দেখি নে: মব্খ শর্কে বললে, ম্থে তো রক্তের গন্ধ নেই। সবাই বলে উঠল, ছি ছি! এ তো রক্তও নয়, পিত্তও নয়, মগজও নয়, মজ্জাও নয়— নিশ্চয় মান্বেরে পাড়ায় গিয়ে এমন একটা রক্ত থেয়েছে যা নিরামিষ রক্ত, যা আশ্বাচ। পঞ্চায়েত বসে গেল। কামড়বিশারদ-মশায় হ্রুকার দিয়ে বললে, প্রায়্মিচত করা চাই। করতেই হল।

যদি না করত।

সর্বনাশ! ও যে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ: বড়ো বড়ো খরনখিনীর গোঁরীদানের বয়স হয়ে এসেছে। পেটের নিচে লেজ গুটিয়ে সাত গণ্ডা মোষ পণ দিতে চাইলেও বর জ্বটবে না। এর চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি আছে।

কী রকম

ম'লে শ্রাম্থ করবার জন্যে পর্রত পাওয়া যাবে না, শেষ কালে হয়তো বেত-জঙ্গল গাঁ থেকে নেকড়ে-বেঘো প্রত্ত আনতে হবে; সে ভারি লঙ্জা, সাত প্রত্বের মাথা হে°ট।

শ্রান্ধ নাই বা হল।

শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী করে।

সেই তো আরও বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো, কিন্তু মরে না খেয়ে বেণচে থাকা যে বিষম দুর্গ্রহ।

প**ুপ**্রদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুর্ কু'চ্কিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী করে।

তারা বে'চে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাত জন্ম অমনি চলে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ-চোঁ করতে থাকে।

সন্দেহ মীমাংসা হভেই পুরেপ জিগেস করলে, প্রায়শ্চিত্ত কিরকম হল।

আমি বলল্ম, হাঁকবিদ্যা-বাচপতি বিধান দিলে যে, বাঘাচপতীতলার দক্ষিণপাশ্চম কোণে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি থেকে শ্বর্করে অমাবস্যার আড়াই পহর রাত পর্যবিত ওকে কেবল খ্যাঁক্শেয়ালির ঘাড়ের মাংস খেয়ে থাকতে হবে; তাও হয় ওর পিসতুতো বোন কিংবা মাসতুতো শ্যালার মেজো ছেলে ছাড়া আর কেউ শিকার করলে হবে না— আর, ওকে খেতে হবে পিছনের ডান দিকের থাবা দিয়ে ছিছে ছিছে। এত বড়ো শাস্তির হ্রকুম শ্বনেই বাঘের গা বাম-বাম করে এল; চার পায়ে হাত জোড় করে হাউ-হাউ করতে লাগল।

কেন, কী এমন শাহ্ত।

বল কী, খ্যাঁক্শেয়ালির মাংস! যত দ্রে অশ্বচি হতে হয়। বাঘটা দোহাই পেড়ে বললে, আমাকে বরণ্ড নেউলের লেজ খেতে বলো সেও রাজি, কিন্তু খ্যাঁক্শেয়ালির ঘাডের মাংস!

শেষকালে কি খেতে হল।

হল বই কি।

দাদামশায়, বাঘেরা তা হলে খুব ধার্মিক?

ধার্মিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেইজন্যেই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের এ'টো প্রসাদ পেলে ওরা বার্তিয়ে যায়। মাঘের ত্রয়োদশীতে যদি মংগলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোর রাত্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালদের ভারি প্রণ্যকর্ম। কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই প্রণ্যের জন্যে।

পুপুর বিষম খটকা লাগল। বললে, বাঘরা এতই যদি ধার্মিক হবে তা হলে জীবহত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে।

সে বুঝি যে-সে মাংস। ও-যে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা।

কিরকম মন্ত্র।

ওদের সনাতন হাল্ম-মন্দ্র সেই মন্দ্র পড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে।



যদি হাল্ম-মশ্র বলতে ভুলে যায়।

বাঘপ্রগাব-পন্ডিতের মতে তা হলে ওরা বিনা মন্ত্রে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায়। ওদের ভারি ভয় পাছে মান্য হয়ে জন্মাতে হয়। কেন।

ওরা বলে, মান,্ষের সর্বাৎগ টাক-পড়া, কী কুশ্রী! তার পরে, সামান্য একটা লেজ,

তাও নেই মান্বের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্যেই ওদের বিয়ে করতে হয়। আবার দেখো-না, ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে সঙের মতো দ্বই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে — দেখে আমরা হেসে মরি। আধ্নিক বাঘের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জ্ঞানী শাদে লাতত্বরত্ব বলেন, জীবস্থির শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মালমসলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গেল তখনই মান্ব গড়তে তাঁর হঠাং শখ হল। তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্যে খাবা দ্বের থাক্ কয়েক-ট্বরুরো খ্রের জোগাড় করতে পায়লেন না, জ্বতো পরে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পায়ে— আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওয়া কাপড়ে জড়িয়ে। সমস্ত প্থিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

বাঘেদের বুঝি ভারি অহংকার?

ভয়ংকর। সেইজন্যেই তো ওরা এত করে জাত বাঁচিয়ে চলে। জাতের দোহাই পেড়ে একটা বাঘের খাওয়া বন্ধ করেছিল একজন মান্বের মেয়ে; তাই নিয়ে আমাদের সে একটা ছড়া বানিয়েছে।

তোমার মতো সে আবার ছড়া বানাতে পারে নাকি। তার নিজের বিশ্বাস সে পারে, এই তর্ক নিয়ে তো প্রালস ডাকা যায় না। আছো, শোনাও-না। তবে শোনো।—

এক ছিল সোটা কে'দো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে থেতে ঘরে ঢ্রুকে
আয়নাটা পড়েছে সম্বে।
এক ছ্টে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ-গাঁ করে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।

ঢে কিশালে প্রুট্র ধান ভানে, বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে। ফর্মলিয়ে ভীষণ দ্রই গোঁফ বলে, চাই গিলসেরিন সোপ।

পট্ট্বলে, ও কথাটা কী যে জন্মেও জানি নে তা নিজে। ইংরেজি-টিংরেজি কিছ্ব শিখি নি তো, জাতে আমি নিচু।

বাঘ বলে, কথা বল ঝ;টো, নেই কি আমার চোথ দ্টো। গায়ে কিসে দাগ হল লোপ না•মাখিলে গিলসেরিন সোপ। পর্ট্ব বলে, আমি কালো কৃষ্টি, কখনো মাখি নি ও জিনিসটি। কথা শত্তনে পায় মোর হাসি, নই মেম-সাহেবের মাসি।

বাঘ বলে, নেই তোর লজ্জা? খাব তোর হাড় মাস মঙ্জা।

প্রেট্র বলে, ছি ছি ওরে বাপ,
মর্থেও আনিলে হবে পাপ।
জান না কি আমি অম্পৃশা,
মহাত্মা গাঁধিজির শিষা।
আমার মাংস যদি খাও
জাত যাবে জান না কি তাও।
পায়ে ধরি করিয়া না রাগ!—

ছু ন দু ন দু ন ন বলে বাঘ, আরে ছি ছি, আরে রাম রাম, বাঘ্নাপাড়ায় বদনাম রটে যাবে; ঘরে মেয়ে ঠাসা, ঘুচে যাবে বিবাহের আশা দেবী বাঘা-চণ্ডীর কোপে। কাজ নেই শিলসেরিন সোপে।

জান, প্রপ্রদিদি? আধ্বনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে— যাকে বলে প্রগতি, প্রচেণ্টা। ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে বলে বেড়াচ্ছে যে, অসপ্শ্য বলে খাদ্য বিচার করা পবিত্র জন্তু-আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব: বাঁ থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব; হাল্ম-মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও খাব— এমন-কি, বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচ্ড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কাম্ডে খাব। এত ঔদার্য। এই বাঘেরা য্ত্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবাধ অত্যন্ত ফলাও। এমন-কি, এরা পশ্চিম-পারের চাষী কৈবর্ত দেরও থেতে চায়, এতই এদের উদার মন। ঘোরতর দলাদলি বেধে গেছে। প্রাচীনরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে চাষী-কৈবর্ত-থেগো, এই নিয়ে মহা হাসাহাসি পড়েছে।

পন্পন্ন বললে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কখনো বাঘের উপর কবিতা লিখেছ? হার মানতে মন গেল না। বলল্ম, হাঁ লিখেছি। শোনাও-না। গম্ভীর সাবে আবৃত্তি করে গেলাম—

তোমার স্থিতৈ কভু শক্তিরে কর না অপমান, হে বিধাতা— হিংসারেও করেছ প্রবর্ল হস্তে দান আশ্চর্য মহিমা এ কী। প্রথবনথর বিভীষিকা,
সৌন্দর্য দিয়েছ তারে, দেহধারী যেন বজুশিখা,
যেন ধ্রুটির ক্রোধ। তোমার স্টির ভাঙে বাঁধ
ঝঞ্জা উচ্ছৃত্থল, করে তোমার দয়ার প্রতিবাদ
বনের যে দস্য সিংহ, ফেনজিহ্ব ক্ষুব্ধ সম্টের
যে উন্ধত উধর্ব কণা, ভূমিগর্ভে দানবয্দেধর
ডমর্নিঃন্থনী স্পর্ধা, গিরিবক্ষভেদী বহিশিখা
যে আঁকে দিগন্তপটে আপন জ্বলন্ত জয়টিকা,
প্রলয়নার্তনী বন্যা বিনাশের মদিরবিহ্বল
নির্লেজ নিষ্ঠ্র— এই যত বিশ্ববিশ্লবীর দল
প্রচণ্ড স্কুদর। জীবলোকে যে দ্বুদ্নিত আনে ত্রাস
হীনতালাঞ্ভনে সে তো পায় না তোমার পরিহাস।

চুপ করে রইল প্পের্। আমি বলল্ম, কী দিদি, ভালো লাগল না ব্রিঝ। ও কুশ্ঠিত হয়ে বললে, না না, ভালো লাগবে না কেন। কিন্তু, এর মধ্যে বাঘটা কোথায়।

আমি বলল্ম, যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না তব্ আছে ভয়ংকর গোপনে।

পর্পর্বললে, অনেক দিন আগে গিলসেরিন-সোপ-খোঁজা বাঘের কথা আমাকে বলেছিলে। তার খবরটা কোথা থেকে পেলে সে।

আমার কথা ও করে চুরি, নিজের মুখে সেটা দেয় বসিয়ে।

কি•ত্

'কিন্তু' না তো কী। লিখেছে ভালোই।

কিন্তু—

হাঁ, ঠিক কথা। আমি অমন করে লিখি নে, হয়তো লিখতে পারি নে। আমার মালটা ও চুরি করে, তার পরে যখন পালিস করে দেয় তখন চেনা শক্ত হয়—এমন ঢের দেখেছি। ঠিক ঐরকম আর-একটি ছডা বানিয়েছে।

শোনাও-না। আচ্ছা, শোনো তবে।—

> স্বদরবনের কে'দো বাঘ, সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ। যথাকালো ভোজনের কম হলে ওজনের হত তার ঘোরতর রাগ।

একদিন ডাক দিল গাঁ-গাঁ— বলে, তোর গিলিলকে জাগা। শোন্ বট্রাম ন্যাড়া, পাঁচ জোড়া চাই ভ্যাড়া, • এখনি ভোজের পাত লাগা। বট্বলে, এ কেমন কথা,
শিখেছ কি এই ভদ্ৰতা।
এত রাতে হাঁকাহাঁকি
ভালো না, জান না তা কি,
আদবের এ যে অন্যথা।

মোর ঘর নেহাত জঘন্য,
মহাপশ্ব, হেথায় কী জন্য।
ঘরেতে বাঘিনী মাসি
পথ চেয়ে উপবাসী,
তুমি খেলে মুখে দেবে অল।

সেথা আছে গোসাপের ঠ্যাঙ। আছে তো শ্টকো কোলা ব্যাঙ। আছে বাসি খরগোষ, গন্ধে পাইবে তোষ, চলে যাও নেচে ড্যাঙ ড্যাঙ।

নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ রটিবে, ঘটিবে পরিতাপ— বাঘ বলে, রামো, রামো, বাক্যবাগীশ থামো, বকুনির চোটে ধরে হাঁপ।

তুমি ন্যাড়া, আম্ত পাগল, বেরোও তো, খোলো তো আগল। ভালো যদি চাও তবে আমারে দেখাতে হবে কোন্ ঘরে পর্ষেছ ছাগল।

বট্ব কহে, এ কী অকরণ, ধরি তব চতুশ্চরণ— জীববধ মহাপাপ, তারো বেশি লাগে শাপ পরধন করিলে হরণ।

বাঘ শ্বনে বলে, হরি হরি, না খেয়ে আমিই যদি মরি, জীবেরই নিধন তাহা— সহমরণেতে আহা মরিবে যে বাঘী সুন্দরী। অতএব ছাগলটা চাই, না হলে তুমিই আছ ভাই এত বলি তোলে থাবা। বট্বরাম বলে, বাবা, চলো ছাগলেরই ঘরে যাই।

দ্বার খুলে বলে, পড়ো ঢ্বেক, ছাগল চিবিয়ে খাও স্বুখে। বাঘ সে ঢ্বিকল যেই, দ্বিতীয় কথাটি নেই, বাহিরে শিকল দিল রুখে।

বাঘ বলে, এ তো বোঝা ভার, তামাসার এ নহে আকার। পাঁঠার দেখি নে টিকি, লেজের সিকির সিকি নেই তো, শুনি নে ভ্যাভ্যাকার।

ওরে হিংস্ক শয়তান, জীবের বাধিতে চাস্প্রাণ! ওরে কুর, পেলে তোরে থাবায় চাপিয়া ধরে রক্ত শ্ববিয়া করি পান—

ঘরটাও ভীষণ ময়লা—
বট্ব বলে, মহেশ গয়লা
ও ঘরে থাকিত, আজ
থাকে তোর যমরাজ
আর থাকে পাথুরে কয়লা।

গোঁফ ফ্বলে ওঠে যেন ঝাঁটা, বাঘ বলে, গেল কোথা পাঁঠা! বট্বরাম বলে নেচে, এই পেটে তালিয়েছে, খুজিলে পাবে না সারা গাঁটা।

**ভा**ला नाগन?

তা, যাই বলো দাদামশায়, কিন্তু বাঘের ছড়া খ্ব ভালো লিখেছে। আমি বলল্ম, তা হবে, হয়তো ভালোই লিখেছে। কিন্তু, ও ভালো লেখে কি আমি ভালো লিখি সে সম্বন্ধে শেষ অভিমত্টা দেবার জন্যে অন্তত আরও দশটা বছর অপেক্ষা কোরো।



প্প্রবললে, আমার বাঘ কিন্তু আমাকে খেতে আসে না।

সে তো তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখেই ব্রঝতে পারছি। তোমার বাঘ কী করে। রাত্তিরে যখন শ্রুয়ে থাকি বাইরে থেকে ও জানলা আঁচড়ায়। খ্রুলে দিলেই হাসে।

তা হতে পারে, ওরা খ্ব হাসিয়ে জাত। ইংরেজিতে যাকে বলে হিউমরাস্। কথায় কথায় দাঁত বের করে।

### 9

প্রপে এসে জিগেস করলে, দাদামশায়, তুমি যে বললে শনিবারে সে আসবে তোমার নেমতকে। কী হল।

সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিঞা শিক্কাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল খেতে।

তার পরে?

তার পরে নিজে খেল্ম তার বারো আনা আন্দাজ, আর পাড়ার কাল্ম ছোঁড়াটাকে দিল্ম বাকিট্রকু। কাল্ম বললে, দাদাবাব্, এ-যে আমাদের কাঁচকলার বড়ার চেয়ে ভালো।

সে কিছু খেল না?

জো কী।

সে এল না?

সাধ্য কী তার।

তবে সে আছে কোথায়।

কোত্থাও না।

ঘরে ?

ना ।

দেশে?

ना।

বিলেতে?

ना।

তুমি ষে বলছিলে, আন্ডামানে যাওয়া ওর একরকম ঠিক হয়ে আছে। গেল নাকি।

দরকার হল না।

তা হলে কী হল আমাকে বলছ না কেন।

ভয় পাবে কিংবা দুঃখ পাবে, তাই বলি নে।

তা হোক, বলতে হবে।

আছো, তবে শোনো। সেদিন ক্লাস পড়াবার খাতিরে আমার পড়ে নেবার কথা ছিল 'বিদম্পম্খমন্ডন'। একসময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে এসেছে 'পাঁচুপাক্ড়াশির পিস্শাশর্ড়'। পড়তে পড়তে ঘ্রমিয়ে পড়েছিল্ম, রাত হবে তথন আড়াইটা। স্বন্দ দেখছি, গরম তেল জবলে উঠে আমাদের কিনি বাম্নির ম্থ বেবাক গিয়েছে প্ড়ে; সাত দিন সাত রাত্তির হত্যে দিয়ে তারকেশ্বরের প্রসাদ পেয়েছে দ্বাকৈটো লাহিড়ি কোঁশ্পানির ম্ন্লাইট স্নো; তাই মাথছে মুথে ঘষে

# त्रवीन्द्र-त्रठनावनी



ঘষে। আমি ব্ৰিয়ে বলল্ম, ওতে হবে না গো, মোষের বাচ্চার গালের চামড়া কেটে নিয়ে মুখে জহুড়তে হবে, নইলে রঙ মিলবে না। শানেই আমার কাছে সওয়া তিন টাকা ধার নিয়ে সে ধর্ম তলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে। এমন সময় ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার তৈরি চটিজহুতো হুস হুস করে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়্ফড়্ করে উঠলেম, উস্কে দিলেম লণ্ঠনটা। ঘরে একটা-কিছ্ম এসেছে দেখা গেল কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়্ফড়্ করছে, তব্ম জোর গলা করে হেংকে বলল্ম, কে হে তুমি। প্রলিস ডাকব নাকি।

অন্তুত হাঁড়িগলায় এই জীবটা বললে, কী দাদা, চিনতে পারছ না ? আমি যে তোমার প্রপেদিদির সে। এখানে যে আমার নেমন্তক্ষ ছিল।

আমি বলল্ম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা তোমার!

সে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ? মানে কী হল।

মানেটা বলি। প্রপোদিদির ঘরে ভোজ, সকাল-সকাল নাইতে গেলেম। বেলা তখন সবেমার দেড়টা। তেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে কষে মুখ মাজ্ছিল্ম; মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, ঢুলতে ঢুলতে ঝুপ্ করে পড়ল্ম জলে; তার পরে কী হল জানি নে। উপরে এসেছি কি নিচে কি কোথায় আছি জানিনে, পদ্ট দেখা গেল আমি নেই।

নেই!

তোমার গা ছঃয়ে বলছি—

আরে আরে, গা ছ;তে হবে না, বলে যাও।

চুল্কনি ছিল গায়ে; চুলকতে গিয়ে দেখি, না আছে নথ, না আছে চুল্কনি। ভয়ানক দ্বঃখ হল। হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল্বম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে হাউহাউটা বিনা ম্লো পেয়েছিল্বম সে গেল কোথায়। যত চেচাই চেচানোও হয় না. কালাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হল, মাথা ঠুকি বটগাছটাতে; মাথাটার টিকি খ্রৈ পাই নে কোথাও। সব চেয়ে দ্বঃখ— বারোটা বাজল, 'খিদে কই' 'খিদে কই' বলে প্রকুরধারে পাক থেয়ে বেড়াই, খিদে-বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না।

কী বক্ছ তুমি, একট্ব থামো।

ও দাদা, দোহাই তোমার, থামতে বোলো না। থামবার দর্যথ যে কী অ-থামা মান্ষ সে তুমি কী ব্রুবে। থামব না, আমি থামব না, কিছ্রতেই থামব না, যতক্ষণ পারি থামব না।

এই বলে ধ্প্ধাপ্ ধ্প্ধাপ্ করে লাফাতে লাগল, শেষকালে ডিগবাজি খেলা শ্রুর করলে আমার কাপেটের উপর, জলের মধ্যে শ্নুকের মতো।

করছ কী তুমি।

দাদা, একেবারে বাদশাহি থামা থেমেছিল্ম, আর কিছ্বতেই থামছি নে। মারধার যদি কর সেও লাগবে ভালো। আসত কিলের যোগ্য পিঠ নেই যখন জানতে পারল্ম, তখন সাতকড়ি পশ্ডিতমশারের কথা মনে করে ব্রক ফেটে যেতে চাইল, কিন্তু ব্রক নেই তো ফাটবে কী। কই-মাছের যদি এই দশা হত তা হলে বাম্বা-ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরত তাকে একবার তপত তেলে এপিঠ ওপিঠ ওল্টাতে পাল্টাতে। আহা, যে পিঠখুনা হারিয়েছে সেই পিঠে পশ্ডিতমশায়ের কত কিলই খেয়েছি, ইণ্ট দিয়ে তৈরি খইয়ের মোয়াগ্রলাের মতা। আজ মনে হয়, উঃ—দাদা,



একবার কিলিয়ে দাও খুব করে দমাদম— বলে আমার কাছে এসে পিঠ দিলে পেতে। আমি আংকে উঠে বলল্ম, যাও যাও, সরে যাও।

ও বললে, কথাটা শেষ করে নিই। একখানা গা খুজে খুজে বেড়াল্মুম গাঁয়ে গাঁয়ে। বেলা তখন তিন পহর। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্ছি নে, এই দুঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি, আমাদের পাতুখুড়ো মুচি-খোলার বটগাছতলায় গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র। মনে হল, তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে রহ্মতাল্মুর চুড়োয় এসে জোনাক-পোকার মতো মিট্ ফিট্ করছে। বুঝল্মুম, হয়েছে

সনুযোগ। নাকের গর্ড দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলন্ম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগ্রা জনুতোর ভিতরে যেমন করে পা'টা ঠেসে গ'লৈতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ভাঙ্গা গলায় বলে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না।

তখন তার গলাটা পেয়েছি দখলে; বলল্ম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।

সে গোঁ গোঁ করতে করতে বললে, অনেকখানি বেরিয়েছি, একট্ব বাকি। ঠেলা মারো।

मिन्यूम रोजा, रूप्त, करत राज रवित्रा।

এ দিকে পাতৃথ্বভোর গিলি এসে বললে, বলি, ও পোড়ারম্বথা।

কান জর্ড়িয়ে গেল। বলল্কা, বলো বলো, আবার বলো, বড়ো মিণ্টি লাগছে, এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শ্বনতে পাব এমন আশাই ছিল না।

বর্জি ভাবলে ঠাট্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। ভয় হল, পড়ে-পাওয়া দেহটা খোয়াই বর্ঝি। বাসায় এসে আয়নাতে মর্থ দেখল্ম, সমস্ত শরীর উঠল শিউরে। ইচ্ছে করল র্য়াঁদা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।

গা-হারার গা এল, কিন্তু চেহারা-হারার চেহারাখানা সাত বাঁও জলের তলায়. তাকে ফিরে পাবার কী উপায়।

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর খিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠর জনুড়ে। সব কটা নাড়ী চোঁ চোঁ করে উঠেছে এক সঙ্গে। চোখে দেখতে পাই নে পেটের জন্মলায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ, কী আনন্দ।

মনে পড়ল, তোমার ঘরে পর্পর্দিদির নেমন্তর। রেলভাড়ার পরসা নেই। হে°টে চলতে শর্র্ করল্ম। চলার অসম্ভব মেহনতে কী যে আরাম সে আর কী বলব। ফর্রিতিতে একেবারে গলদ্ঘমা। এক এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছি নে, থামছি নে, চলছি তো চলছিই। এমন বেদম চলা জীবনে কখনো হর নি। দাদা, প্রো একখানা গা নিয়ে বসে আছ কেদারায়, ব্রুতেই পার না কর্টতে যে কী মজা। এই কন্টে ব্রুতে পারা যায়, আছি বটে, খ্রুব ক্ষে আছি, শোলো আনা পরিয়ে গিয়ে আছি।

আমি বলল্ম, সব ব্রাল্ম, এখন কী করতে চাও বলো।

করবার দায় তোমারই, নেমন্তক্ষ করেছিলে, খাওয়াতে হবে, সে কথা ভুললে চলবে না।

রাত এখন তিনটে সে কথা তুমিও ভুললে চলবে না।

তা হলে চলল্ম প্রপর্দিদির কাছে।

খবরদার!

দাদা, ভয় দেখাচ্ছ মিছে, মরার বাড়া গাল নেই। চলল্ম।

किছ्र एटरे ना।

रम वल**रल**, यावटे।

আমি বলল ম, কেমন যাও দেখব।

সে বলতে लागल, यावरे, यावरे, यावरे।

আমার টেবিলের উপর চড়ে নাচতে নাচতে বললে, যাবই, যাবই, যাবই।

শেষকালে পাঁচালির স্কর লাগিয়ে গাইতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই।

আব থাকতে পারলমে না । ধরলমে ওর লম্বা চুলের ঝ্রিট। টানাটানিতে গা থেকে, ঢিলে মোজার মতো, দেহটা সর্সর্ করে খসে ধপ্ করে পড়ে গেল।

# त्रवी•म्-न्रह्मावण



সর্বনাশ! গাঁজাখোরের আত্মাপ্র্র্মকে খবর দিই কী করে। চেচিয়ে বলে উঠল্ম, আরে আরে, শোনো শোনো, ঢ্বকে পড়ো এই গা'টার মধ্যে, নিয়ে যাও এটাকে। কেউ কোখাও নেই। ভাবছি, আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেব।

প্রপোদিদি এতখানি চোথ করে বললে, সত্যি কি, দাদামশায় আমি বললুম, সতিরে চেয়ে অনেক বেশি— গলপ।

## R

আমি তখন এম.এ. ক্লাসের জন্যে এরিয়োপ্যাজিটিকার নোট লিখছি, মিলিয়ে দেখবার জন্যে বই পড়তে হচ্ছিল ইণ্টর্ন্যাশনল্ মেলিফার্রস্ আরা-ক্যাড্যারা, আর পাত কেটে পরিশিণ্ট দেখছিল্ম গ্রী হন্ডেড ইয়স্ অফ ইন্ডো-ইণ্ডিটমিনিশন্ বইখান্র।

লাইব্রেরি থেকে আনাতে দিয়েছি অনোম্যাটোপিইয়া অফ টিন্টিন্যাব্যলেশন্। এমন সময় হাজুমাতা করে এসে ঢাকল আমাদের সে।

णांश्रि वलल्या, इरसरह की, न्यों भलास मीज मिरसरह नाकि।

ও বললে, নিশ্চয় দিত যদি সে থাকত। কিন্তু, কী কাল্ড নাধিয়েছ বলো দেখি। কেন কী হল।

আমাকে নিয়ে এ পর্যক্ত বিষ্ঠার আজগাবি গল্প বানিয়েছ। ভাগো আমার নামটা দাও নি, নইলে ভদুসমাজে মুখ দেখানো দায় হত। দেখলমে প্রপ্রিদিরি মজা লাগছে, তাই সহা করেছি সব। কিন্তু এবার যে উল্টো হল।

क्ति की इन वलाई-ना।

তবে শোনো। পরপর্নিদি কাল গিয়েছিল সিনেমায়। মোটরে উঠতে যাচ্ছে, আমি পিছন থেকে এসে বলল্ম, দিদিমণি, তোমার গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও। তার পরে কী আর বলব দাদা, একেবারে হিন্টিরিয়া।

কিরকম।

হাতে চোথ ঢেকে চে'চিয়ে উঠে দিদি বললে, যাও যাও, গাঁজাখোরের গা চুরি করে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না। চার দিক থেকে লোক এল ছুটে, আমাকে পর্বলিসে ধরে নিয়ে যায় আর-কি। জীবনে অনেক নিন্দে শ্লেডি কিন্তু এরকম ওরিজিন্যাল নিন্দে শ্লিন নি কথনো। গাঁজাখোরের গা চুরি করা! আমার অতিবড়ো প্রাণের বন্ধত্বও এমন নিন্দে আমার নামে রটায় নি। বাড়ি জিরে এসে সমঙ্গত ব্যাপারটা শোনা গেল। এ তোমারই কীর্তি।

আমারই তো বটে। কী করি বলো। তোমাকে নিয়ে আর কাঁহাতক গল্প বানাই। বয়স হয়ে গেছে, কল্মটাকে যেন বাতে ধরল, প**ুপ**্রদিদির ফরমাশ-মত অসম্ভব গল্প বলার হাল্কা চাল আর নেই কল্মের। তাই এই শেষ গল্পটাতে তোমাকে একেবারে খত্ম করে দিয়েছি।

খতম হতে রাজি নই. দাদা। দোহাই তোমার, প্র্পাৃদিদির ভয় ভাঙিয়ে দাও। বা্ঝিয়ে বলো, ওটা গল্প।

বলেছিল্ম, কিন্তু ভয় ভাঙতে চায় না। নাড়ীতে জড়িয়ে গেছে। উপায় না দেখে স্বয়ং সেই পাতৃ গে'ভেলিকে আনল্ম তার সামনে, উল্টো হল ফল। পাতৃর গা'খানা পরে যে তমিই ঘুরে বেডাচ্ছ তারই প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। তা হলে দাদা, গলপটাকে উল্টিয়ে দাও, ধন্ন্ট কারে মর্ক পাতু। গাঁজাখোরের গা'খানাকে নিমতলার ঘাটে প্রিড়য়ে ফেলো। ঘটা করে তার শ্রান্ধ করব, পর্প্রিদিকে করব তাতে নেমন্তর; খরচ যত পড়ে দেব নিজের পকেট থেকে। আমি হল্ম দিদির গলেপর বহুর্পী, হঠাৎ এত বড়ো পদ থেকে আমাকে অপদন্থ করলে বাচব না।

আচ্ছা, গল্পের উল্টোরথে তোমাকে প্রপর্নিদির ঘরে আবার ফিরিয়ে আনব।

পর্রাদন সন্ধ্যার সময় সে এল, আমি শ্বর ক্রলমে গলপটা।—

বলল্ম, পাতুর স্থা স্বামীর স্বত্ব পাবার জন্যে তোমার নামে আদালতে নালিশ ক্রেছে।

এইট্রুকু শ্রনেই সে বলে উঠল, এ চলবে না, দাদা। পাতুর স্ত্রীকে তুমি চক্ষে দেখ নি তো। মকদ্দমায় ঐ মহিলাটি যদি জেতে তা হলে যে আসামীপক্ষ আফিম খেয়ে মরবে।

ভয় কী, কথা দিচ্ছি, হার হোক, জিত হোক, টির্ণকিয়ে রাখব তোনাকে। আচ্ছা, বলে যাও।

হাত জোড় করে তুমি হাকিমকে বললে, হজ্বর, ধর্মাবতার, সাত প্রবৃ্ধে আমি ওর স্বামী নই।

তুমি বললে, তার মানে, এ পর্যন্ত আমি ওকে বিয়ে করি নি, দ্বিতীয় আর কোনো মানে আপাতত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

রামসদয় মোক্তার খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, আলবত তুমি ওর স্বামী, মিথ্যে কথা বোলো না।

তুমি জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, জীবনে বিস্তর মিথ্যে বলেছি, কিন্তু ঐ ব্যুড়িকে সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে করেছি, এত বড়ো দিগ্রাজ মিথে। বানিয়ে বলবার তাকত আমার নেই। মনে করতে ব্যুক কেন্দে ওঠে।

তখন ওরা সাক্ষী তলব করলে প্রাত্রশঞ্জন গাঁজাখোরকে। একে একে তারা গাঁজাটেপা আঙ্কল তোমার মুখে ব্রলিয়ে বলে গেল, চেহারাটা একেবারে হ্বহর্ পাতুর: এমন-কি, বাঁ কপালের আবটা পর্যন্ত। তবে কিনা—

মোক্তার তেরিয়া হয়ে উঠে বললে, 'তবে কিনা' আবার কিসের।

ওরা বললে, সেই রকমের পাতুই বটে, কিন্তু সেই পাতুই, হলপ করে এমন কথা বলি কী করে। ঠাক্র্নকে তো জানি, বন্ধ্ব কম দুঃখ পায় নি, অনেক ঝাঁটা ক্ষণে গেছে ওর পিঠে। তার দাম বাঁচালে গাঁজার খরচে টানাটানি পড়ত না। তাই বলছি হজ্ব, আদালতে হলপ করে ভদ্রলোকের সর্বনাশ করতে পারব না।

মোক্তার চোখ রাঙিয়ে বললে, তা হলে এ লোকটা কে বলো। দ্বিতীয় পাতু বানাার শক্তি ভগবানেরও নেই।

গে'জেলের সর্দার বললে, ঠিক বলেছ বাবা, এরকম ছিণ্টি দৈবাং হয়। ভগবান নাকে খত দিয়েছেন, এমন কাজ আর করবেন না। তব্ তো পপটি দেখতে পাচ্ছি যে, একটা কোনো শয়তান ভগবানের পাল্টা জবাব দিয়েছে। একেবারে ওসতাদের হাতের নকল, পাকা জালিয়াতের কাজ। পাতুর দেহখানা শ্বকিয়ে শ্বকিয়ে ওর নাক চিম্সিয়ে বে'কে গিয়েছিল, সেই বিংকমচন্দুরে নাকটি পর্যন্ত যেন কেটে ওর মন্থের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের চামড়া নকল করতে বোধ করি হাজার চামচিকের ডানা খরচ করতে হয়েছে।

তুমি দেখলে মকদ্দমা আর টে'কে না; সাহেবকে বললে, এক হ'তা সময় দিন, খাঁটি পাতৃ পক্ষীরাজকে হাজির করে দেব এই আদালতে।



তর্থান ছ্রটলে তেলিনিপাড়ার দিখির ঘাটে। কপাল ভালো, ঠিক তক্ষ্বনি তোমার দেহটা উঠছে ভেসে। পাতুর দ্বেহ ভাঙার চিত করে ফেলে প্ররোনো খোলটা জ্বড়ে বসলে। মুহত একটা হাঁপ ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে, ওরে পাতু! তথনই ওর দেহটা উঠল খাড়া হয়ে। পাতু বললে, ভায়া, সংগ্ সংগ্ই ছিল্ম। মনটা অগিথর ছিল গাঁজার মোতাতে। ইচ্ছে করত, আত্মহত্যে করি, কিন্তু সেরাস্তাও তুমি জনুড়ে বসেছিলে। বেংচে যথন ছিল্ম তথন বেংচে থাকবার শথ ছিল ষোলো আনা: যেমনি মরেছি অমনি আর যে কোনোমতেই কোনো কালেই মরতে পারব না, এই দনুংখ অসহ্য হয়ে উঠল। সামান্য একটা দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস লাগাব, এট্রক যোগ্যতাও রইল না।

তুমি বললে, ষা হবার তা তো হল, এখন চলো আদালতে। জজসাহেবকে বলে তোমার গাঁজার বরান্দ করে দেব।

গেলে আদালতে। জজসাহেব পাতুকে ধমক দিয়ে বললে, এ ব্ৰিড় তোমার দ্বী কি না স্তিয় করে বলো।

পাতু বললে, হজ্বর, সাত্য করে বলতে মন যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে মিথ্যে বলে পাপ করব কেন। নিশ্চয় জানি যে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে উনিই পিছন পিছন ছুটবেন। উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার।

সাহেব জিগেস করলেন, আরও আছে না কি।

পाতु वलत्ल, ना थाकत्ल भान तका दश ना त्य। कुलौतनत एटल । तिक्यकुलौन।

রবিবার দিনে প্রপর্নিদি পড়েছে গলপটা। আমাকে জিগেস করলে, আছা দাদামশার, তুমি যে লিখেছ একরাশ ইংরেজি বই নিয়ে কোন্ কলেজের জন্যে বই লিখছ। তোমার আবার কলেজ কোথায়, তা ছাড়া কখনো তো দেখি নি ঐরক্সের বই খুলতে। তমি তো লেখ কেবল ছড়া।

স্পণ্ট জবাব না দিয়ে একট্নখানি হাসল্ম।

আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কি সংস্কৃত জান।

দেখো প্রেদিদি, এরকম প্রশ্নগর্লো বড়ো র্চ। মুখের সামনে জিগেস করতে নেই।

5

সকালবেলায় প্রপেদিদি উদ্বিশ্ন হয়ে প্রশন করলে, দাদামশায় সে'কে নিয়ে সব গলপ কি ফুরিয়ে গেল।

দাদামশায় খবরের কাগজ ফেলে রেখে চশমা ব পালে তুলে বললে, গলপ ফুরোর না, গলপ-বলিয়ের দিন ফুরোয়।

আচ্ছা. ও তো গা ফিরিয়ে পেলে, তার পরে কী হল বলো-না।

আবার ওকে গা খাটিয়ে মরতে হবে, গায়ে পড়ে নিতে হবে নানা দায়। কখনো গায়ে ফর্ দিয়ে বেড়াবে। কখনো গালমন্দ গা পেতে নেবে, কখনো নেবে না। কখনো কাজে গা লাগবে, কখনো লাগবে না। ওর গা থাকা সত্ত্বেও কু'ড়েমি দেখে লোকে বলবে, কিছন্তে ওর গা নেই। কখনো গা ঘ্রবে, কখনো গা কেমন করবে, গা ঘ্রালিয়ে যাবে। কখনো গা ভার হবে, কখনো গা মাটি-মাটি করবে, গা মাজ্ম্যাজ্ করবে, গা সির্সির্ করবে, গা ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকবে। সংসারটা কখনো হবে গা-সওয়া. কখনো হবে উল্টো। কারও কথায় গা জনলে যাবে, কারও কথায় গা যাবে জর্ডিয়ে। বন্ধ্বান্ধবের কথা শ্রেন গায়ে জর্র আসবে। এত মন্শিকিল একখানা গা নিয়ে।

আচ্ছা, দাদামশায়, ও যখন আর-একজনের গা নিয়ে বেড়াত তথন মুশকিল হত কার। গা কেমন করলে ওর করত কি তার করত।

শক্ত কথা। আমি তো বলতে পারব না, ওকে জিগেস করলে ওরও মাথা ঘুরে যাবে।

দাদামশায়, গা নিয়ে এত হাঙগাম আমি কখনো ভাবিনি।

ঐ হাঙ্গামগন্নলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের উপর সওয়ার হয়ে গল্প ছনুটেছে চার দিকে। কোনো গা গলেপর গাধা, কোনো গা গলেপর রাজহুস্তী।

ভোমার গা কী, দাদামশায়।

বলব না। অহংকার করতে বারণ করে শাস্তে।

দাদামশায়, সে'র গল্প তুমি থামিয়ে দিলে কেন।

বলি তা হলে। কু'ড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইন্দ্র বসে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষ্ব আধখানা বুজে, তিনি হলেন গল্পের দেবতা। আমি তাঁর ভক্ত; কিন্তু তাঁর সভায় আজকাল চ্বেত্তই পারি নে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ।

কেন। পথ ভূল হয়ে গিয়েছিল। কী করে।

অমরাবতীর যে স্রধ্নীনদীর এক পারে ইন্দ্রলোক, তারই ভাঁটিতে আছে আর-এক স্বর্গ। কারখানাঘরের কালো ধোঁয়ার পতাকা উড়ছে সেখানকার আকাশে। সেটা হল কাজের স্বর্গ। সেখানে হাফপ্যান্ট্-পরা দেবতা বিশ্বকর্মা। একদিন শরৎকালের সকালে প্রজার থালায় শিউলিফ্ল সাজিয়ে রাস্তায় চলেছি; ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বাইক-চড়া এক পান্ডা। তার ঝর্লিতে একতাড়া খাতা; ব্কের পকেটে একটা লাল কালীর, একটা কালো কালীর ফাউন্টেন্ পেন। খবরের কাগজের কাটা ট্রকরোর বান্ডিল চায়না-কোটের দ্বই পকেট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে; ডান হাতের কবিজঘাড়তে স্ট্যান্ডার্ড্ টাইম, বাঁ হাতে কলকাতা টাইম; ব্যাগে ই. আই. আর. ই. বি. আর., এ. বি. আর., এন. ডার্হ্, আর. বি. এন. আর., বি. বি. আর., এস. আই. আর.-এর টাইম টেবিল। ব্রকের পকেটে নোটবই ডায়রি-স্মুখ। ধাক্কা খেয়ে মুখ খ্রতিরে পড়ি আর-কি। সে বললে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছ কোন্ চুলোয়।

আমি বলল্ম, রাগ কোরো না, পাণ্ডাজি। মন্দিরে প্র্জো দিতে যাব, রাস্তা খুজে পাচ্ছি নে।

সে বললে, তোমরা ব্রিঝ মেঘের-দিকে-হাঁ-করে-তাকানো রাস্তা-খোঁজার দল! চলো. পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমাকে হিড্হিড়্ করে টেনে নিয়ে এল বিশ্বকর্মাঠাকুরের র্মান্দরে। হাঁ-না করবার সময় দিলে না। কিছ্ম জিগেস করবার আগেই বললে, রাখো এইখানে থালা, পকেট থেকে বের করো পাঁচ-সিকে দক্ষিণে।

বোকার মতো প্রজো দিলেম। তখনই হিসেব সে ট্রকে নিলে তার নোটবইয়ে। কব্জিঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে কাজ, এখন বেরোও। সময় নেই।

পর্নিন থেকেই দেখি ফল ফলেছে। ভোর তখন সাড়ে চারটে। ডাকাত পড়েছে ভেবে ধড়্ফড় করে ঘ্না ভেঙে শ্নিন, অনাথতারিণী সভার সভ্যেরা বারো-তেরো বছরের পর্ণিচশটা ছেলে জন্টিয়ে দরজায় এসে চীংকারস্বরে গান জন্ডে দিয়েছে—

যত পেটে ধরে তার চেয়ে ভর পেটে, টাকাপরসায় পকেট পড়ছে ফেটে— হিসেব খতিয়ে দেখলে ব্যুবতে পার অনাথজনের কত ধার তুমি ধার।



তারো, গরিবেরে তারো, তারো, তারো, তারো।

'তারো তারো' করতে করতে ভীষণ চাঁটি পড়তে লাগল খোলে। মনে মনে যত খিতিয়ে দেখছি তহবিলে কত টাকা বাকি, চাঁটি ততই কানে তালা ধরিয়ে দিলে। সংগে সংগে বাজল কাঁসর; 'তারো তারো তারো' করে নাচ জ্বড়ে দিলে ছেলেগ্বলো। অসহ্য হয়ে এল। দেরাজ খ্বলে থালিটা বের করলেম! সাত দিনের না-কামানো-দাড়ি-ওয়ালা ওদের সর্বার উংসাহিত হয়ে চাদর পেতে ধরলে। থালি ঝাড়তে বেরোল এক টাকা, ন আনা, তিন পয়সা। মাসের দ্ব দিন বাকি, দার্জরি দেনার জন্যে টানাটানি করে ঐট্বকু রেখেছিলেম।

গান ছেড়ে গাল শুরে করলে। বললে, অগাধ টাকা, চিরটা দিন পায়ের উপর পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে আছ; ভুলেছ, যেদিন মরবে সেদিন তোনার মতো লক্ষপতির যে দর আর আমাদের ছে°ডা-টানা-পরা তিখিরিরও সেই দর।

এ কথাগনলো প্রোনো ঠেকল, কিল্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাণিত হয়ে উঠল।

এই হল শ্রেন্। তার পরে ইতিমধ্যে প'চিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে সরকারি সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয় সংগীতসভা, কচুরিপানা-ধর্ংসন সভা, মৃতসংকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষ্বৃভিষড়ের পণ্যপরিণতি সভা, থন্যানে খনার ল্বুণ্তভিটা-সংকার সভা, পি'জরাপোলের উর্নাতসাধিনী সভা, ক্ষোররায়নিবারণী-দাড়ি-গোঁফ-রক্ষণী সভা—ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অন্বরোধ আসছে, ধন্বউৎকারতত্ত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিতপাঠের অভিমত দিতে, ভূবনডাঙায় ভবভূতির জন্মন্থানিনর্ণয় প্রস্থিতকার প্রন্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাওলিপিন্ডির ফরেস্ট্ অফিসারের কন্যার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওম্ব্ধ সন্বর্ণ্থে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

দাদামশার, মিছিমিছি তূমি এত বেশি বক যে তোমার সময় নেই বললে কেউ বিশ্বাস করে না। আজ তোমাকে বলতেই হবে, গা ফিরে পেয়ে কী করলে সে।

বিষম খুশি হয়ে চলে গেল দমদমে।

নমদমে কেন।

অনেক দিন পরে নিজের কান দুটো ফিরে পেয়ে স্বকর্ণে আওয়াজ শোনবার শথ ওর কিছুতে মিটতে চায় না। শ্যামবাজারের মোড়ে কান পেতে থাকে ট্যামের বাসের ঘড়্ঘড়ানিতে। টিটেগড়ের চটকলের দারোয়ানের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে, তার ঘরে বসে কলের গর্জন শুনে ওর চোথ বুজে আসে। ঠোঙায় করে রসগোল্লা আর আল্বর দম নিয়ে বার্ন্ কোম্পানির কামারের দোকানে বসে থেতে যায়। বন্দুকের তাক অভ্যেস করতে গোরা ফোজ গেছে দমনমে, ও তারই ধুম্ ধুম্ শব্দ শ্রেছিল আরামে, টার্গেটের ও পারে বসে। আনন্দে আর থাকতে পারলে না, টার্গেটের এ ধারে মুখ বাড়িয়ে দেখতে এসেছে, লাগল একটা গ্রিল ওর মাথায়।—বাস্।

বাস্কী, দাদামশায়।
বাস্মানে সব গলপ গেল একদম ফ্ররিয়ে।

না, না, সে হতেই পারে না। আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ। এমন করে তো সব গল্পই ফুরোতে পারে।

ফুরোয় তো বটেই।

नां. तम इत्व ना किছ्य (उरे। जात भरत की इल वरला।

বল কী-মরার পরেও?

হাঁ, মরার পরে।

তুমি গলেপর সাবিত্রী হয়ে উঠলে দেখছি।

না, অমন করে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বলো কী হল।

আচ্ছা, বেশ। লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই। মরার বাড়াও গাল আছে. সেই কথাটা বলি তবে। ফোজের ডাক্তার ছিল তাঁব্রতে, মসত ডাক্তার সে। সে বখন খবর পেলে মান্বটা মগজে গ্রাল লেগে মরেছে, বিষম খ্রাশ হয়ে লাফ দিয়ে চে'চিয়ে উঠল— হার্রা।

খুদি হল কেন।

ও বললে, এইবার মগজ বদল করার পরীক্ষা হবে।

মগজ বদল হবে কী করে।

বিজ্ঞানের বাহাদরের। জরু থেকে চেয়ে নিলে একটা বনমান্য । বের করলে তার মগজ। আর, সের মাথার খুলি খুলে ফেললে। তার মধ্যে বাঁদরের মগজ প্ররে দিয়ে খড়ির পলেস্তারা দিয়ে মাথাটা বে'ধে রাখলে পনেরো দিন। খুলি জুড়ে গেল। বিছানা ছেড়ে সে যখন উঠল, তখন সে এক বিষম কাণ্ড। যাকে দেখে তার দিকে দাঁত খি চিয়ে কিচিমিচি করে ওঠে। নস্ দিলে দৌড়। ডান্তারসাহেব বছ্রুম,ঠিতে खत **पारे रा**ज फिल्म धरत राजात भागात वालाना, भियत रात राताला वारे थारने। ख হু কারটা বুঝলে, কিন্ত ভাষাটা বুঝলে না। ও চৌকিতে বসতে চায় না, ও লাফ দিয়ে উঠে বসতে চায় টেবিলের উপরে। কিন্তু, লাফ দিতে পারে না, ধণ্ করে পড়ে যায় মেজের উপর। দরজাটা খোলা ছিল, বাইরে ছিল একটা অশর্থগাছ। সবার হাত এডিয়ে ছাটল সেই গাছের দিকে। ভাবলে, এক লাফে চড্ডে পারবে ডালে। বারবার লাফ দিতে থাকে অথচ ডালে পেশছতে পারে না, ধপা করে পড়ে যায়। বারতেই পারে না, কেন পারছে না। রেগে রেগে ওঠে। ওর লম্ফ দেখে চার দিকে মেডিকেল কলেজের ছেলেরা হো-হো করে হাসতে থাকে। ও দাঁত থিচিয়ে তেডে তেডে যায়। একজন ফিরিঙিগ ছেলে গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে কোলে রক্রাল পেতে রুটি মাখন দিয়ে কলা দিয়ে আরামে খাচ্ছিল, ও হঠাং গিয়ে তার কলা ছিনিয়ে নিয়ে দিলে মুখে পুরে; ছেলেটা রেগে ওকে মারতে যায়, বন্ধুদের হাসি কিছুতে থামতে চায় না।

মহা ভাবনা পড়ে গেল ওর জিম্মে নেবে কে। কেউ বললে পাঠাও জন্বত, কেউ বললে অনাথ-আশ্রমে। জনুর কর্তা বললে, এখানে মানুষ পোষা আমাদের বরান্দে নেই। অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ বললে, এখানে বাঁদর পোষা আমাদের নিয়মে কুলোবে না।

দাদামশায়, থামলে কেন। দিদিমণি, জগতের সব-কিছ্বর সব-শেষে আছে থামা। না. এ কিন্তু এখনও থামে নি। কলা ছিনিয়ে খাঃওয়া ও তো যে-সে পারে। আছো, কাল হবে, আজ কাজ আছে। কাল কী হবে বলো-না, অলপ একট্ৰখানি।

জান তো ওর বিয়ের সম্বন্ধ আগেই হয়েছে? ওর যে মগজ বদল হয়ে গেছে সে খবরটা কনের বাড়িতে পে'ছিয় নি। দিন স্থির, লাক স্থির। বরের পিসে ওকে মসত দ্ব ছড়া কলা খাইয়ে ঠান্ডা করে বিয়ের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার পরে বিয়েববাড়িতে যে কান্ডটা হল তা ভালো করে ফলিয়ে বললে তখন তুমিই বলবে, গল্পের মতো গল্প হয়েছে। এর পরে আর ওকে মেরে ফেলবার দরকার হবে না। সে মরার বাড হবে।

সন্ধেবেলায় বসেছি ছাদে। দিব্যি দক্ষিণের হাওয়া দিছে। শ্রুল চতুথীরি চাঁদ উঠেছে আকাশে। প্রপ্রিদিদি একটি আকন্দের মালা গে'থে এনেছে কাঁচপাত্রে, গল্প বলা শেষ হলে বক্রাশ্য মিলবে।

হেনকালে হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপস্থিত। বললে, আজ থেকে আমার গলপ-জোগানের কাজে আমি ইস্তফা দিল্ম। আমাকে পাতু গেজেলের গা পরিয়েছিলে, সেও সহ্য করেছি। শেষকালে বাঁদরের মগজ প্রেছে আমার খ্লির মধ্যে, এ সইবেনা। এর পরে হয়তো আমাকে চাম্চিকে কি টিক্টিকি কি গ্র্রে পোকা বানিয়ে দেবে। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। আজ আপিসে গিয়ে কেদারা টেনে বসেছি। দেখি ডেস্কের উপরে এক ছড়া মতামান কলা। সহজ অবস্থায় কলা আমি ভালোই বাসি, কিন্তু এখন থেকে আমাকে কলা খাওয়া ছেড়েই দিতে হবে। প্রপর্নিদি, এর পরে তোমার ঐ দাদামশায় আমাকে নিয়ে যাঁদ রহমদিতা কিন্বা কংধকাটা বানান, তা হলে কাগজে না ছাপান যেন। ইতিমধ্যে কন্যাকতা এসেছিলেন আমার ঘরে। বিয়েতে আশি ভরি সোনা দেবার কথা পাকা ছিল; একদম নেমে গেছে তেরো ভরিতে। ওরা ব্রেছে, আমার ভাগ্যে এর পরে কনে জোটা দায় হবে। এই তবে বিদায় নিলেম।

#### 20

সন্থেবেলায় বসে আছি দক্ষিণিদকের চাতালে। সামনে কতকগন্নলা প্ররোনো কালের প্রবীণ শিরীষগাছ আকাশের তারা আড়াল করে জোনাকির আলো দিয়ে যেন একশোটা চোখ টিপে ইশারা করছে।

প্রপেদি'কে বললেম, ব্রুদ্ধি ভোমার অত্যন্ত পেকে উঠছে, তাই মনে করছি আজ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব, একদিন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে।

দিদি হেসে উঠে বললে, ঐখানে তোমার জিত। তুমিও এক কালে ছেলেমান্ত্র ছিলে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে নেই।

আমি নিশ্বাস ফেলে বলল্ম, বোধ হয় আজকের দিনে কারও হাতেই নেই। আমিও শিশ্ব ছিল্ম, তার একমাত্র সাক্ষী আছে ঐ আকাশের তারা। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমার একদিনকার ছেলেমান্যির কথা বলব। তোমার ভালো লাগবে কি না জানি নে, আমার মিণ্টি লাগবে।

আচ্ছা, বলে যাও।

বোধ হচ্ছে, ফাল্গনে মাস পড়েছে। তার আগেই কদিন ধরে রামায়ণের গল্প শ্বনেছিলে সেই চিক্চিকে-টীক-ওয়ালা কিশোরী চট্টোর কাছে। আমি সকাল বেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি, তুমি এতথানি চোথ করে এসে উপস্থিত। আমি বললেম, হয়েছে কী।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমাকে হরণ করে নিয়েছে।

কী সর্বনাশ। কে এমন কাজ করলে।

এ প্রশ্নর উত্তরটা তখনও তোমার মাথায় তৈরি হয় নি। বলতে পারতে রাবণ, কিন্তু কথাটা সত্য হত না বলে তোমার সংকোচ ছিল। কেননা, আগের সন্থেবলাতেই রাবণ যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার একটা মুন্তুও বাকি ছিল না। উপায় না দেখে একটা খুন কে গিয়ে তাম বললে, সে আমাকে বলতে বারণ করেছে।

তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী করে। কোন্ দিক দিয়ে নিয়ে গেল।

সে একটা নতন দেশ।

খান্দেশ নয় তো?

-NT 1

ব্ৰুন্দেলখণ্ড নয়?

ना ।

কী রকমের দেশ।

নদী আছে, পাহাড় আছে, বড়ো বড়ো গাছ আছে। খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকার।

সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষস-গোছের কিছ্ম দেখতে পেয়েছিলে? জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা ?

হাঁ হাঁ, সে একবার জিব মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

বড়ো তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতূম তার ঝ্রিট। যাই হোক. একটা কিছ্মতে করে তো তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল। রথে ?

ना ।

ঘোডার?

•II 1

হাতিতে?

ফস্ করে বলে ফেললে, খরগোষে। ঐ জন্তুটার কথা খাব মনে জাগছে: জন্মদিনে পেয়েছিলে একজোডা বাবার কাছ থেকে।

আমি বললেম, তবেই তো চোর কে তা জানা গেল।

টিপিটিপি হেসে তুমি বললে, কে বলো তো।

এ নিঃসন্দেহ চাঁদামামার কার্জ।

কী করে জান**লে**।

তারও যে অনেক কালের বাতিক খরগোষ পোষা।

কোথায় পেয়েছিল খরগোষ।

তোমার বাবা দেয় নি।

তবে কে দিয়েছিল।

ও চুরি করেছিল ব্রহ্মার চিড়িয়াখানায় ঢুকে।

ছিঃ।

ছিঃই তো। তাই ওর গায়ে কলংক লেগেছে, দাগ্যু দিয়েছেন ব্রহ্যা। বেশ হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা হল কই। আবার তো তোমাকে চুরি করলে। বোধ হয় তোমার হাত দিয়ে ওর খরগোষকে ফুলকপির পাতা খাওয়াবে।

সে

খুশি হলে শুনে। আমার বৃদ্ধির প্রথ করবার জন্যে বললে, আছ্যা, বলো দেখি, খরগোষ কী করে আমাকে পিঠে করে নিলে।



নিশ্চয় তুমি ঘ্রমিয়ে পড়েছিলে। ঘ্রমলে কি মানুষ হালকা হয়ে যায়। হয় বই-কি। তুমি ঘ্রমিয়ে, কখনো ওড় নি? হাঁ, উড়েছি তো।

তবে আর শস্তটা কী। খরগোষ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলা ব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙ্জ-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাঙ। ছীছিছি! শুনলেও গা কেমন করে।



না, ভয় নেই— ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জিগেস করি, পথের ব্যাধ্যমাদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি কি।

হাঁ, হয়েছিল বই-কি।

কিরকম।

ঝাউগাছের উপর থেকে নিচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। বললে, প্রেপিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে খরগোষ এসন গৌড় দৌড়ল যে ব্যাভগমাদালা পারল না তাকে ধরতে।— আচ্ছা, তার পরে?

কার পরে।

খরগোষ তো নিয়ে গেল, তার পরে কী হল বলো-না।

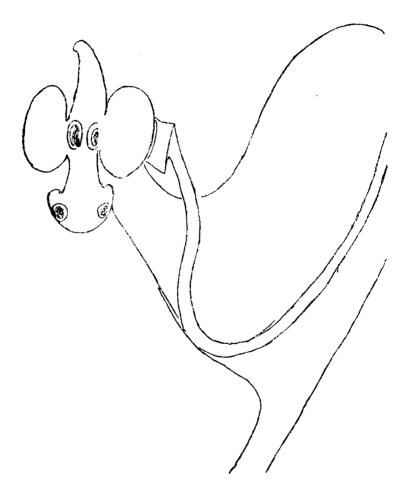

আমি কী বলব। তোমাকেই তো বলতে হবে।

বাঃ, আমি তো ঘ্রানিয়ে পড়েছিল্ম. কেমন করে জানব। সেই তো মুশ্বিল হয়েছে। ঠিকানাই পাচ্ছি নে কোথায় তোমাকে নিয়ে গেল। উম্ধার করতে যাই কোন্ র**স্তায়। একটা** কথা জি**গেস** করি, যখন রাস্তা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঘণ্টা শ্বনতে পাচ্ছিলে কি।

হাঁ হাঁ, পাচ্ছিলুম ঢঙ ঢঙ ঢঙ।

তা হলে রাস্তাটা সোজা গেছে ঘণ্টাকর্ণদের পাড়া দিয়ে।

ঘণ্টাকণ'! তারা কিরকম।

তাদের দ্বটো কান দ্বটো ঘণ্টা। আর, দ্বটো লেজে দ্বটো হাতুড়ি। লেজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ কানে বাজায় চঙ, একবার ও কানে বাজায় চঙ। দ্ব জাতের ঘণ্টাকর্ণ আছে. একটা আছে হিংস্ল, কাঁসরের মতো খন্খন্ আওয়াজ দেয়; আর-একটার গ্যাস্থান্ গম্ভীর শ্বন।

ত্মি ক্থনো তার শব্দ শুনতে পাও, দাদামশায়?

পাই বই-কি। এই, কাল রান্তিরেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ শ্নালেম ঘণ্টাকর্ণ চলেছেন ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। বারোটা বাজালেন যখন তখন আর থাকতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি বই ফেলে দিয়ে চমকে উঠে দৌড় দিলুম বিছানায়, বালিশের মধ্যে মুখ গুড়েজ চোখ বুজে রইলুম পড়ে।

খরগোষের সংখ্য ঘণ্টাকণের ভাব আছে?

খ্ব ভাব। খরগোষটা তারই আওয়াজের দিকে কান পেতে চলতে থাকে স্পত্যিপাডার ছায়াপ্থ দিয়ে।

তার পরে?

তার পরে যথন একটা বাজে, দ্বটো বাজে, তিনটে বাজে, চারটে বাজে, পাঁচটা বাজে, তথন রাস্তা শেষ হয়ে যায়।

তার পরে?

তার পরে পেশছর তন্দ্রা-তেপান্তরের ও পারে আলোর দেশে। আব দেখা যায় না।

আমি কি পেণচৈছি সেই দেশে।

নিশ্চয় পেণচেছ।

এখন তা হলে আমি খরগোষের পিঠে নেই?

থাকলে যে তার পিঠ ভেঙে যেত।

ওঃ, ভুলে গেছি, এখন যে আমি ভারী হয়েছি। তার পরে?

তার পরে তোমাকে উদ্ধার করা চাই তো।

নিশ্চয় চাই। কেমন করে করবে।

সেই কথাটাই তো ভাবছি। রাজপ্রভ্রুরের শরণ নিতে হল দেখছি।

কোথায় পাবে।

ঐ-যে তোমাদের স্কুমার।

শ্বনে এক ম্বাতে তোমার মুখ গশ্ভীর হয়ে উঠল। একট্ব কঠিন স্বরেই বললে, তুমি তাকে খ্ব ভালোবাস। তোমার কাছে সে পড়া বলে নিতে আসে। তাই তো সে আমাকে অঙকে এগিয়ে যায়।

এগিয়ে যাবার অন্য স্বাভাবিক কারণও আছে। সে কথাটার আলোচনা করল্বম না। বলল্বম, তা, তাকে ভালোবাসি আর না বাসি, সেই আছে এক রাজপ্রভূর।

কেমন করে জানলে।

আমার সংখ্য বোঝাপড়া করে তবে সে ঐ পদটা পাকা করে নিয়েছে। তুমি বেশ একটা ভূরা কুচকে বললে, তোমারই সংখ্য ওর যত বোঝাপড়া!

কী করি বলো, কোনোমতে ও মানতে চায় না—ওর চেয়ে আমি বয়সে খুব বেশি বড়ো। ওকে তুমি বল রাজপত্ত্র ! ওকে আমি জটায়্পাখি বলেও মনে করি নে। ভারি তো!

একট্র শাশ্ত হও, এখন ঘোর বিপদে পড়া গেছে! তুমি কোথায় তার তো ঠিকানাই নেই। তা, এবারকার মতো কাজ উন্ধার করে দিক, আমরা নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। এর পরে ওকে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব।

উন্ধার করতে ও রাজি হবে কেন। ওর এক জামিনের পড়া আছে।

রাজি হবার বারো-আনা আশা আছে। এই প্রশ্ব শনিবারে ওদের ওখানে গিয়েছিল্ম। বেলা তিনটে। সেই রোদ্দ্রের মাকে ফাঁকি দিয়ে ও দেখি ঘ্রের বেড়াচ্ছে বাডির ছাদে। আমি বললাম, ব্যাপার কী।

ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা উপরে তুলে বললে, আমি রাজপ্তের।

তলোয়ার কোথায়।

দেয়ালির রাত্রে ওদের ছাদে আধপোড়া তুর্বাড়িবাজির একটা কাঠি পড়েছিল, কোমরে সেইটেকে ফিতে দিয়ে বে'ধেছে! আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি বলল্ম, তলোয়ার বটে। কিন্তু, ঘোড়া চাই তো?

বললে, আস্তাবলে আছে।

বলে ছাদের কোণ থেকে ওর জ্যাঠামশায়ের বহুকেলে বেহায়া একটা ছে জাতা টেনে নিয়ে এল। দুই পায়ের মধ্যে তাকে চেপে ধরে হ্যাট্হ্যাট্ আওয়াজ করতে করতে ছাদময় একবার দৌড় করিয়ে আনলে। আমি বলল্ম, ঘোড়া বটে!

এর পক্ষীরাজের চেহারা দেখতে চাও?

চাই বই-কি।

ছাতাটা ফস্ করে খুলে দিলে। ছাতার পেটের মধ্যে ঘোড়ার খাবার দানা ছিল, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদে।

আমি বলল্ম, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ জন্মে পক্ষীরাজ দেখব, কোনোদিন এমন আশাই করি নি।

এইবার আমি উড়ছি, দাদা। চোখ বুজে থাকো, তা হলে বুঝতে পারবে, আমি ঐ মেঘের কাছে গিয়ে ঠেকেছি। একেবারে অন্ধকার!

চোথ বোজবার দরকার করে না আমার। স্পণ্টই জানতে পার্রাছ, তুমি খ্ব উড়ছ, পক্ষীরাজের ডানা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আচ্ছা, দাদামশায়, আমার ঘোড়াটার একটা নাম দিয়ে দাও তো।

আমি বলল্ম, ছত্রপতি।

নামটা পছন্দ হল। রাজপ্তের ছাতার পিঠ চাপ্ডিয়ে বললে, ছত্রপতি! নিজেই ঘোডার হয়ে তার জবাব দিলে, আল্ডে!

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি ভাবছ, আমি বলল্ম। আজে, তা নয়. ঘোড়া বললে।

সে কথাও কি আমাকে বলতে হবে। আমি কি এত কালা।

রাজপ্রত্ত্র বললে, ছত্রপতি, আর ভালো লাগছে না চুপচাপ পড়ে থাকতে।

তারই মুখ থেকে উত্তর পাওয়া গেল, কী হাকম বলো।

তেপান্তরের মাঠ পেরোনো চাই।

রাজি আছি।

আমি তো আর থাকতে পারি নে, কাজ আছে; রসে ভংগ দিয়ে বলতে হল, রাজপ্রত্রের, কিন্তু তোমার মাস্টার যে বসে আছে। দেখে এল্ম, তার মেজাজটা চটা। শ্বনে রাজপ্রের মনটা ছট্ফট্ করে উঠল। ছাতাটাকে থাব্ড়া মেরে বললে, এখর্থান আমাকে উডিয়ে নিয়ে যেতে পার না কি।

বেচারা ঘোড়ার হয়ে আমাকেই বলতে হল, রাত্তির না হলে ও তো উড়তে পারে না। দিনের বেলায় ও ন্যাকামি করে ছাতা সাজে; তুমি ঘুমোলেই ও ডানা মেলবে। এখনকার মতো পড়তে যাও, নইলে বিপদ বাধবে।

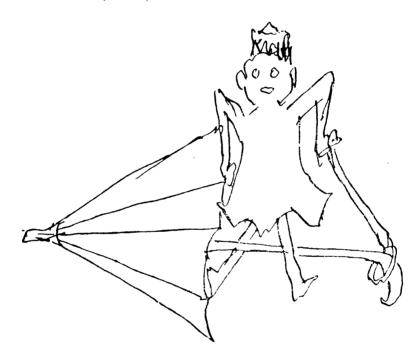

স্কুমার মাস্টারের কাছে পড়তে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে, কিন্তু সব কথা এখনো শেষ হয় নি।

আমি বলল্ম, কথা কি কথনোই শেষ হতে পারে। শেষ হলে মজা কিসের। পাঁচুটার সময় পড়া শেষ হয়ে ্যাবে। দাদ্র, তখন তুমি এসো।

আমি বললাম, থর্ডান্দ্বর রীডরের পরে মাখ বদলাবার জন্যে পয়লা নদ্বরের গলপ চাই। নিশ্চয় আসব।

25

মাস্টারমশারকে দেখলম গলির মোড়ে, ট্রামের প্রত্যাশার দাঁড়িরে আছেন। আমি যখন গেলমে স্কুমারদের বাড়ির ছাদে, তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সামনের তেতালা বাড়িটাতে পড়তি বেলাকার রোদ্দ্র আড়াল করেছে। গিয়ে দেখি, চিলে কোঠার সামনে স্কুমার চুপ করে বসে। ছাদের কোণটাতে বিশ্রাম করছে তার ছত্রপতি। পিছন দিকের সি'ড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠে এল্বম, তখনো আমার পায়ের শব্দ ওর কানে পে'ছিল না। খানিক বাদে ডাক দিল্বম, রাজপত্ত্রর।

ওর যেন স্বংন গেল ভেঙে, চমকে উঠল।

জিগেস করল্ম, বসে কী ভাবছ ভাই।

ও वलल, भ्रक्तातीत कथा भ्रक्षि।

শ্বকসারীর দেখা পেলে কোথায়।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে বন। ডালে ডালে ফরল ছড়াছড়ি—হল্দে, লাল, নীল, যেন সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। তারই ভিতর থেকে শ্কসারীর গলা শোনা যাচ্ছে।

তাদের দেখতে পাচ্ছ তো?

হাঁ, পাচ্ছ। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা ঢাকা।

তা, কী বলছে ওরা।

এইবার মুশ্রকিলে পড়ল আমাদের রাজপা্ত্রর। খানিকটা আম্তা আম্তা করে বললে, তুমিই বলো-না, দাদা্, ওরা কী বলছে।

ঐ তো পণ্ট শোনা যাচ্ছে, ওরা তক করছে।

কিসের তর্ক।

শ্বক বলছে, আমি এবার উড়ব। সারী বলছে, কোথায় উড়বে। শ্বক বলছে, যেখানে কোথাও বলে কিছুই নেই, কেবল ওড়াই আছে; তুমিও চলো আমার সঙ্গে। সারী বললে, আমি ভালোবাসি এই বনকে; এখানে ডালে জড়িয়ে উঠেছে ঝ্মকো লতা, এখানে ফল আছে বটের, এখানে শিম্বলের ফ্বল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া করে ভালো লাগে তার মধ্ব খেতে: এখানে রান্তিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় ঐ কাম্রাঙার ঝোপ, আর বাদলায় বৃষ্ঠি যখন ঝরতে থাকে তখন দ্বতে থাকে নাবকেলের ডাল ঝর্ঝর্ শব্দ করে— আর, তোমার আকাশে কীই বা আছে। শ্বক বললে, আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সন্ধে, আছে মাঝরারের তারা, আছে দিক্ষনে হাওয়ার যাওয়া আসা, আর আছে কিছুই না— কিছুই না— কিছুই না

স্কুমার জিগেস করলে, কিছ্রই-না থাকে কী করে, দাদ্ব। সেই কথাই তো এইমাত্র সারী জিগেস করলে শ্বককে।

শাক কী বলছে।

শুক বলছে, আকাশের সব চেরে অম্লাধন ঐ কিছ্ই-না। ঐ কিছ্ই-না আমাকে ডাক দের ভোরের বেলার। ওরই জন্যে আমার মন কেমন করে যথন বনের মধ্যে বাসা বাঁধি। ঐ কিছ্ই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙিনার; মাবের শেষে আমের বোলের নিমন্ত্রণ-চিঠিগ্নলি ঐ কিছ্ই-না'র ওড়না েরে হতুহ্ব করে উড়ে আসে, মৌমাছিরা খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

উৎসাহে স্কুমার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; বললে, আমার পক্ষীরাজকে ঐ কিছ্ট্-না'র রাস্তা দিয়েই তো চালাতে হবে।

নিশ্চয়ই। প্রপর্নিদির হরণব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ কিছ্রই-না'র তেপান্তরে। স্বকুমার হাত মনুঠো করে বললে, সেইখান দিয়েই আমি তাকে ফিরিয়ে আনব, নিশ্চয় আনব। ব্রতে পারছ তো, প্রপ্নিদি?— রাজপ্ত্রের তৈরিই আছে, তোমাকে উন্ধার করতে দেরি হবে না। এতক্ষণে ছাদের উপরে তার ঘোড়াটা একবার পাখা খ্লছে, আবার বন্ধ করছে।

তুমি খুব ঝাঁজিয়ে উঠে বললে, দরকার নেই।

বল কী, এত বড়ো বিপদ থেকে তোমার উদ্ধার হল না, আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকব?

হয়ে গেছে উন্ধার।

কখন হল।

শ্বনলে না ? একট্র আগেই ঘণ্টাকর্ণ এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। কখন ঘটল এটা।



ঐ-যে, চঙ চঙ করে দিলে নটা বাজিয়ে। কোন্ জাতের ঘণ্টাকর্ণ।

হিংস্ক্র জাতের। এখন ইস্কুলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিচ্ছিরি লেগেছে আওয়াজটা।

গল্পটা অকালে গেল ভেঙে। দুস্রা রাজপুত্রুর খুঁজে বের করা উচিত ছিল। এ তো অঙ্কের হরণ পরেণ নয়— ওরকম ক্লাস-পেরোনো ছেলে তেপান্তর পেরোবার म्लर्था कत्रत्व, এ তুমি किছ, তেই সইতে পারলে না। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম লাখখানেক ঝি'ঝি-পোকা আমদানি করব আমাদের পানাপুকরের ধারের শ্যাওডাবন থেকে। তারা চাঁদামামার নিদমহলের পশ্চিম দিকের খিডকির দরজা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে সবাই মিলে তোমার বিছানার চাদরটাতে দিত টান স্কুস্কু করে। তার উপরে তোমাকে নামিয়ে আনত। তাদের ঝি'ঝি' ঝি'ঝি' শব্দে চাঁদ্নি-চকে ঝিমিয়ে প্রভত চাঁদের পাহারাওয়ালা। সমুহত রাস্তায় বায়না দিয়ে রেখেছিলমে জোনাকির আলোধারীর দলকে। বাঁশতলার বাঁকা গলি দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলত, খসু খসু শব্দ করত ঝরে-পড়া শুকুনো পাতাগুলো। ঝরু ঝর্ করতে থাকত নারকেলের ডাল। গন্থে-ভূর-ভূর সর্ষেখেতের আল বেয়ে যখন acx পডতে তির্পুনির ঘাটে তখন ধামা-ভুরা বিলিধানের খই নিয়ে ডাক দিতুম গুণ্গানায়ের শ্বভূতোলা মকরকে, তোমাকে চড়িয়ে দিতেম তার পিঠে। ডাইনে বাঁয়ে তার লেজের ঠেলায় জল উঠত কল কলিয়ে। তিন পহর রাতে শেয়ালগুলো ডাঙায় দাঁডিয়ে জিগেস করত, ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া! আমি বলতুম, চুপ রও, কুছ নেই হুয়া। এই যাত্রাপথে পে'চা আর বাদ্বড়ের সংগেও কিছু আপোষে বন্দোবস্তের কথা ছিল। তাদের কাজে লাগাতুম। ভোর সাডে চারটের সময় শুকতারা নেমে পড়ত পশ্চিম-আকাশে, পূর্ব-আকাশে আলোর রেখায় দেখা দিত সকালবেলার তর্জনীতে সোনার আংটি থেকে ঠিকুরে-পড়া সংকেত। সদ্য-জেগে-ওঠা কাক তে তুলের ডালে বসে অম্পির হয়ে প্রশন করত, কা-কা? আমি যেমনি বলতুম 'কিচ্ছু না', অমনি দেখতে দেখতে সব যেত মিলিয়ে— তমি জেগে উঠতে তোমার বিছানায়।

প্রপ্রিদিদ একট্বখানি হেসে বললে, এই-যে আমার ছেলেমান্বির কাহিনীটি শোনা গেল—এটি এত ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে তোমার কী আনন্দ হল। আমার হিংস্কে প্রভাব ছিল, এইটে জানাবার জন্যে তোমার এতই উৎসাহ! আর, আমাদের বিলিতি-আমড়া গাছের পাকা আমড়াগ্বলো পেড়ে নিয়ে স্কুমারদাকে ল্বিকরে দিয়ে আসতুম, আমড়া সে ভালোবাসত বলে; চুরির অপবাদটা হত আমার, আর ভোগ করত সে—সে কথাটা চেপে গেছ। স্কুমারদা নাহয় অংকই ভালো কষত, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে একদিন সে 'অবধান' কথাটার মানে ভেবে পাচ্ছিল না, আমি স্লেটে লিখে আড় করে ধরে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল্ম—এ কথাগ্বলো ব্রঝি তোমার গলেপর মধ্যে পড়ে না?

আমি বলল,ম, আমার খাশির কারণ এ নয় যে, মনের জালায় তুমি সাকুমারদার যৌবরাজ্য মানতে চাও নি। তার উপরে তোমার হিংসের কারণ ছিল আমার উপর তোমার অন্বাগবশত—আমার আনন্দের স্মৃতি রয়েছে ঐখানেই।

আচ্ছা, তোমার অহংকার নিয়ে তুমি থাকো। একটা কথা তোমাকে জিগেস করি, সেই-যে তোমার নামহারা বানানো মানুষটি যাকে বলতে সে, তার হল কী। আমি বললেম, তার বয়স বৈডে গেছে।

ভালোই তো।

সে এখন চিন্তা করে, মাথায় তার দ্বঃসমস্যার ভিমর্বলে চাক বে'ধেছে, তর্কে তার সংগ্রে পারবার জো নেই।

দেখছি আমারই প্যার্যাল্যাল লাইনেই চলেছে।

তা হতে পারে, কিন্তু গল্পের এলাকা ছাড়িয়ে গেছে। থেকে থেকে সে হাত মুঠো করে ঝেকে ঝেকে বলে উঠছে, শক্ত হতে হবে।

বল্ক-না। শক্ত ছাঁদেই গল্প জম্ক-না। চুম্ক দিয়ে খাওয়া নেই হল, চিবিয়ে খাওয়া চলবে তো। হয়তো আমার পছন্দ হবে।

পাছে আক্রেল দাঁতের অভাবে তাকে কায়দা করতে না পার, এই ভয়ে অনেকিদিন তাকে চপ করিয়ে রেখেছি।

ইস ! তোমার ভাবনা দেখে হাসি পায়। তুমি ঠাউরে রেখেছ, আমার যথেষ্ট বয়স হয় নি।

সর্বনাশ! এতবড়ো নিন্দে অতিবড়ো শত্রও করতে পারবে না।
তা হলে ডাকো-না তাকে তোমার আসরে, তার বর্তমান মেজাজটা বুঝে নিই।
তাই সই।

## 52

ঝগড়নকে বললেম, কোথায় আছে সেই বাঁদরটা। যেখানে পাও বোলাও উস্কো। এল সে তার কাঁটাওয়ালা মোটা গোলাপের গর্নড়র লাঠিখানা ঠক্ঠক্ করতে করতে। মালকোঁচা-মারা ধ্নতি, চাদরখানা জড়ানো কোমরে, হাঁট্র পর্যণ্ড কালো পশমের মোটা মোজা, লাল ডোরা-কাটা জামার উপর হাতাহীন বিলিতি ওয়েস্ট্কোট সব্জ বনাতের, সাদা রোঁয়াওয়ালা রাশিয়ান ট্রপি মাথায়— প্ররোনো মালের দোকান থেকে কেনা— বাঁ হাতের ব্বড়ো আঙ্বলে ন্যাকড়া জড়ানো— কোনো একটা সদ্য অপঘাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কড়া চামড়ার জন্তোর মস্মসানি শোনা যায় গলির মোড় থেকে। ঘন ভুর্দ্বটোর নিচে চোখদ্বটো যেন মন্তে-থেমে-যাওয়া দ্বটো ব্রলেটের মতে।।

বললে, হয়েছে কী। শ্ক্নেনা মটর চিবোচ্ছিল্ম দাঁত শক্ত করবার জন্যে, ছাড়ল না তোমার ঝগড়ন। বললে, বাবনুর চোখদনুটো ভীষণ লাল হয়েছে, বোধ হয় ডান্তার ভাকতে হবে। শ্নুনেই তাড়াতাড়ি গয়লাবাড়ি থেকে এক-ভাঁড় চোনা এনেছি; মোচার খোলায় করে ফোঁটা ফোঁটা ঢালতে থাকো, সাফ হয়ে যাবে চোখ।

আমি বলল্ম, যতক্ষণ তুমি আছ আমার ত্রিসীমানায়, আমার চোখের লাল কিছ্মতেই ঘ্রচবে না। ভোরবেলাতেই তোমাদের পাড়ার যত মাতব্বর আমার দরজায় ধয়া দিয়ে পড়েছে।

বিচলিত হবার কী কারণ।

তুমি থাকতে দোসরা কারণের দরকার নেই। খবর পাওয়া গেল, তোমার চেলা কংসারি মর্নিস, যার মুখ দেখলে অযাত্রা, তোমার ছাদে বসে একখানা রামশিঙে তুলে ধরে ফ্কা দিছে; আর গাঁজার লোভ দেখিয়ে জড়ো করেছ যত ফাটা-গলার ফোজ, তারা প্রাণপণে চেচানি অভ্যেস করছে। ভদ্রলোকেরা বলছে, হয় তারা ছাড়বে পাড়ানয় তোমাকে ছাড়াবে।

মহা উৎসাহে लाফ দিয়ে উঠে সে চীৎকারস্বরে বললে, প্রমাণ হয়েছে!

# কিসের প্রমাণ।

বেস্বরের দর্গহ জোর। একেবারে ডাইনামাইট। বদ্স্বের ভিতর থেকে ছাড়া পেয়েছে দর্জয় বেগ, উড়ে গিয়েছে পাড়ার ঘর্ম, দৌড় দিয়েছে পাড়ার শাহিত, পালাই-পালাই রব উঠেছে চার দিকে। প্রচম্ড আসর্বরক শক্তি। এর ধারা একদিন টের পেয়েছিলেন স্বর্গের ভালো-মান্ররা। বসে বসে আধ চোখ বর্জে অমৃত্ খাচ্ছিলেন। গন্ধব ওস্তাদেরা তন্ব্রা ঘাড়ে অতি নিখ্রত স্বরে তান লাগাচ্ছিলেন পরজ-বসন্তে, আর ন্প্রঝংকারিণী অপ্সরীরা নিপ্রণ তালে তেহাই দিয়ে নৃত্য জমিয়েছিলেন। এ দিকে মৃত্যুবরণ নীল অন্ধকারে তিন যুগ ধরে অস্বরের দল রসাতল-কোঠায় তিমিমাছের লেজের ঝাপ্টার বেলয়ে বেস্রুর সাধনা করছিল।



অবশেষে একদিন শনিতে কলিতে মিলে দিলে সিগনাল, এসে পড়ল বেস্ব-সংগতের কালাপাহাড়ের দল স্বওয়ালাদের সমে-নাড়া-দেওয়া ঘাড়ে হ্ংকার ক্রেংকার ঝন্-ঝন্কার ধ্রুম্কার দ্বুড্ম্ক্রি গড়্গড়্গড়ংকার শব্দে। তীর বেস্বরের তেলেবেগ্নি

জনলনে পিতামহ-পিতামহ ডাক ছেড়ে তাঁরা ল্বকোলেন ব্রহ্মাণীর অন্দরমহলে। তোমাকে বলব কী আর, তোমার তো জানা আছে সকল শাস্ত্রই।

জানা যে নেই আর্জ তা বোঝা গেল তোমার কথা শ্বনে।

দাদা, তোমাদের বই-পড়া বিদ্যে, আসল খবর কানে পেণছয় না। আমি ঘ্রের বেড়াই শ্মশানে মশানে, গ্রেতত্ত্ব পাই সাধকদের কাছ থেকে। আমার উৎকটদন্তী গ্রের ম্থকন্দর থেকে বেস্বতত্ত্ব অলপ কিছ্ব জেনেছিল্বম, তাঁর পায়ে অনেকদিন ভেরেন্ডার বিরেচক তৈল মদ্ন করে।

বেস্বতত্ত্ব আয়ত্ত করতে তোমার বিলম্ব হয় নি সেটা ব্রুতে পারছি। অধিকার-ভেদ মানি আমি।

দাদা, ঐ তো আমার গর্বের কথা। প্ররুষ হয়ে জন্মালেই প্ররুষ হয় না,



পর্যতার প্রতিভা থাকা চাই। একদিন আমার গ্রন্থ অতি অপ্রে বিশ্রীম্থ থেকে— গ্রেম্খকে আমরা বলে থাকি শ্রীম্থ, তুমি বললে বিশ্রীম্থ!

গ্রের আদেশ। তিনি বলেন, শ্রীমুখটা নিতান্ত মেয়েলি, বিশ্রী মুখেই প্রের্বের গোরব। ওর জোরটা আকর্ষণের নয়, বিপ্রকর্ষণের। মান কি না।

মানতে যে হতভাগ্য বাধ্য হয় সে মানে বই-কি।

মধ্রর রসে তোমার মোতাত পাকা হয়ে গেছে দাদা, কঠোর সত্য মন্থে রোচে না, ভাঙতে হবে তোমাদের দন্ত লতা— মিঠে সন্তর যার নাম দিয়েছ সন্তর্চি, বিশ্রীকে সহ্য করবার শক্তি নেই যার।

দূর্ব লতা ভাঙা সবলতা ভাঙার চেয়ে অনেক শক্ত।— বিশ্রীতত্ত্বর গ্রুব্রাক্য শোনাতে চাচ্ছিলে, শুনিয়ে দাও।

একেবারে আদিপূর্ব থেকে গ্রের আরুশ্ভ করলেন ব্যাখ্যান। বললেন, মানবস্থির শর্রুতে চতুর্ম্ব তার সামনের দিকের দাড়ি-কামানো দ্বটো মুখ থেকে মিহি স্বর বের করলেন। কোমল রেখাব থেকে মধ্র ধারার মস্ণ মিড়ের উপর দিয়ে পিছলে গড়িয়ে এল কোমল নিখাদ পর্যক্ত। সেই স্বকুমার স্বরলহরী প্রত্যুবের অর্ববর্ণ মেঘের থেকে প্রতিফলিত হয়ে অত্যক্ত আরামের দোলা লাগালো অতিশয় মিঠে হাওয়ায়। তারই ম্দ্র হিল্লোলে দোলায়িত নৃত্যুছ্দেদ র্প নিয়ে দেখা দিল নারী। স্বর্গে শাঁখ বাজাতে লাগলেন বর্লদেবের ঘরনী।

বর্ত্বণদেবের ঘরনী কেন।

তিনি যে জলদেবী। নারী জাতটা বিশ্বদ্ধ জলীয়; তার কাঠিন্য নেই, চাওলা আছে, চওল করেও। ভূব্যবস্থার গোড়াতেই জলরাশি। সেই জলে পানকৌড়ির পিঠে চড়ে যত সব নারী ভেসে বেড়াতে লাগল সারিগান গাইতে গাইতে।

অতি চমংকার। কিন্তু, তখন পানকোড়ির স্যান্টি হয়েছে না কি।

হয়েছে বই-কি। পাখিদের গলাতেই প্রথম সত্ত্র বাঁধা চলছিল। দ্বর্ব লভার সংগ্রহ মাধ্বর্যের অনবচ্ছিন্ন যোগ, এই তত্ত্বির প্রথম পরীক্ষা হল ঐ দ্বর্বল জীবগর্যালর ভানায় এবং কপ্টে। একটা কথা বলি, রাগ করবে না তো?

না রাগতে চেণ্টা করব।

যুগান্তরে পিতামহ যথন মানবসমাজে দুর্বলতাকেই মহিমান্বিত করবার কাজে কবিস্থিতী করেছিলেন, তখন সেই স্থিতীর ছাঁচ পেয়েছিলেন এই পাখির থেকেই। সেদিন একটা সাহিত্যসন্মিলন গোছের ব্যাপার হল তাঁর সভামন্ডপে; সভাপতির্পে কবিদের আহ্নান করে বলে দিলেন, তোমরা মনে মনে উড়তে থাকো শ্নো, আর ছন্দে ছন্দে গান করো বিনা কারণে, যা-কিছ্ব কঠিন তা তরল হয়ে যাক, যা-কিছ্ব বলিষ্ঠ তা এলিয়ে পড়ে যাক আর্দ্র হয়ে।— কবিসমাট, আজ পর্যন্ত তুমি তাঁর কথা রক্ষা করে চলেছ।

চলতেই হবে যতাদন না ছাঁচ বদল হয়।

আধ্নিক যুগ শ্নিকিয়ে শন্ত হয়ে আসছে, মোমের ছাঁচ আর মিলবেই না। এখন সে দিন নেই যখন নারীদেবতার জলের বাসাটি দোল খেত পদেম, যখন মনোহর দুবলিতায় প্রথিবী ছিল অতলে নিম্পন।

मुण्डि के सालाखारात ছन्म करमरे थामल ना रकन।

পোটা কয়েক যুগ যেতে না যেতেই ধরণীদেবী আর্ত বাক্যে আবেদনপত্র পাঠালেন চতুর্মুখের দরবারে। বললেন, লুলনাদের এই লকারবহুল লালিত্য আর তো সহ্য হয় না। স্বয়ং নারীরাই কর্বণ কল্লোলে ঘোষণা করতে লাগল, ভালো লাগছে না।

উধর্বলোক থেকে প্রশ্ন এল, কী ভালো লাগছে না। সর্কুমারীরা বললে, বলতে পারি নে।— কী চাই।— কী চাই তারও সন্ধান পাচ্ছি নে।

ওদের মধ্যে পাড়াকু দ্বলিরও কি অভিব্যক্তি হয় নি। আগাগোড়াই কি স্বচনীর পালা।

কোঁদলের উপযত্ত্ত উপলক্ষ্যটি না থাকাতেই বাক্যবাণের টঙ্কার নিমণ্ন রইল অতলে, ঝাঁটার কাঠির অঙ্কুর স্থান পেল না অকূলে।

এত বডো দঃখের সংবাদে চতুম খ লজ্জিত হলেন বোধ করি?

লম্জা বলৈ লম্জা! চার মুন্ড হে'ট হয়ে গেল। দ্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন রাজহংসের কোটি-যোজন-জোড়া ডানাদ্বটোর 'পরে প্ররো একটা রহাুযুর্গ। এ দিকে আদিকালের লোকবিশ্রত সাধ্বী প্রম-পানকৌড়িনী, শুদ্রতায় যিনি রহ্যার প্রম-হংসের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধনায় হাজার বার করে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে চণ্ট্রঘর্ষণে পালকগুলোকে ডাঁটাসার করে ফেলছিলেন, তিনি পর্যন্ত বলে উঠলেন, নির্মূলতাই যেখানে নির্বাতশয় সেখানে শ্বাচতার সর্বপ্রধান সুখটাই বাদ পড়ে, যথা, পরকে খোঁটা দেওয়া: শুদ্রুধসত হবার মজাটাই থাকে না। প্রার্থনা করলেন, হে দেব, মলিনতা চাই, ভূরিপরিমানে, অনতিবিলদেব এবং প্রবল বেগে। বিধি তখন অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, ভুল হয়েছে, সংশোধন করতে হবে। বাস রে কী গলা। মনে হল মহাদেবের মহাব্যভটার ঘাড়ে এসে পড়েছে মহাদেবীর মহাসিংহটা— অতিলোকিক সিংহনাদে আর ব্যুগজনে মিলে দ্যুলোকের নীলম্পিমণ্ডিত ভিত্টাতে দিলে कार्रेल धतिरात्र। प्रकांत आभात्र विक्रुलांक त्थरक इन्ट्रिंग दिनितरा अरलन नात्रन। जाँत ঢেকির পিঠ থাবড়িয়ে বললেন, বাবা ঢেকি, শানে রাখো ভাবীলোকের বিশ্ব-বেস্বরের আদিমন্ত্র, যথাকালে ঘর ভাঙাবার কাজে লাগবে। ক্ষুব্ধ ব্রহ্যার চার গলার ঐক্যতান আওয়াজের সঙ্গে যোগ দিলে দিঙ্নাগেরা শুড় তুলে, শব্দের ধারায় দিগঙ্গনাদের বেণীবন্ধ খুলে গিয়ে আকাশ আগাগোড়া ঠাসা ইয়ে গেল এলোচুলে - ताथ रल कात्ना-भान-ताना त्यामण्यी घूरेन कानभूत्र स्मानियारि।

হাজার হোক, স্থিকতা প্রেষ্থ তো বটে।

পোর্ষ চাপা রইল না। তাঁর পিছনের দাড়িওয়ালা দ্ই মুখের চার নাসাফলক উঠল ফুলে, হাঁপিয়ে-ওঠা বিরাট হাপরের মতো। চার নাসারাধ্র থেকে একসঙ্গে ঝড় ছুটল আকাশের চার দিককে তাড়না করে। রহ্মাণ্ডে সেই প্রথম ছাড়া পেল দ্বর্জায়াজিমান বেস্বপ্রপ্রহাহ— গোঁ-গোঁ গাঁ-গাঁ হুড়ম্মুড়্ দ্বুদাড়্ গড়্গড়্ ঘড়্ঘড়্ ঘড়াঙ। গাধ্বেরা কাঁধে তাত্বরা নিয়ে দলে দলে দোড় দিল ইন্দ্রলোকের থিড়াকির আঙিনায়, যেখানে শচীদেবী স্নানান্তে মন্দারকুঞ্জছায়ায় পারিজাতকেশরের ধ্পধ্মে চুল শ্কোতে যান। ধরণীদেবী ভয়ে কম্পান্বিতা; ইন্টমন্ত্র জপতে জপতে ভাবতে লাগলেন, ভুল করেছি বা। সেই বেস্বরা ঝড়ের উল্টোপাল্টা ধারায় কামানের মুখের তাত গোলার মতো ধক্ধক্ শব্দে বেরিয়ে পড়তে লাগল প্রবৃষ্ধ।— কী দাদা, চুপচাপ যে। কথাগুলো মনে লাগছে তো?

লাগছে বই-কি। একেবারে দুম্দাম্ শব্দে লাগছে।

স্থির সর্বপ্রধান পর্বে বেসন্রেরই রাজত্ব, এ কথাটা ব্রঝতে পেরেছ তো? ব্রিয়ের দাও-না।

তরল জলের কোমল একাধিপত্যকে ঢ্র' মেরে, গ্র'তো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, ঘ্রষো মেরে, ধাক্কা মেরে, উঠে পড়তে লাগল ড়াঙা তার পাথ্নরে নেড়া ম্ব্ডু-গ্রলো তুলে। ভূলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সব চেয়ে বড়ো পর্ব বলে মান কি না। মানি বই-কি।

এত কাল পরে বিধাতার পোরুষ প্রকাশ পেল ডাঙায়; প্রুর্ষের স্বাক্ষর পড়ল স্থির শক্ত জমিতে। গোড়াতেই কী বীভংস পালোয়ানি। কখনো আগর্নে পোড়ানো, কখনো বরফে জমানো, কখনো ভূমিকদ্পের জবরদহিতর যোগে মাটিকে হাঁ করিয়ে কবিরাজি বড়ির মতো পাহাড়গ্রলোকে গিলিয়ে খাওয়ানো—এর মধ্যে মেয়েলি কিছু নেই, সে কথা মান কি না।

মানি বই-কি।

জলে ওঠে কলধন্নি, হাওয়ায় বাঁশি বাজে সোঁ-সোঁ— কিন্তু বিচলিত ডাঙা যখন ডাক পাড়তে থাকে তখন ভরতের সংগীতশাস্ত্রটাকে পিণ্ডি পাকিয়ে দেয়। তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, কথাটা ভালো লাগছে না। কী ভাবছ বলেই ফেলো-না।

আমি ভাবছি, আর্ট্, মাত্রেরই একটা প্রাগত বনেদ আছে যাকে বলে ট্র্যাডিশন। তোমার বেস্বরধর্নির আর্ট্রেক বনেদি বলে প্রমাণ করতে পার কি।

খুব পারি। তোমাদের স্বরের মূল ট্র্যাডিশন মেয়ে-দেবতার বাদ্যয়ন্ত্রে। যদি বেস্বরের উদ্ভব খ্রজতে চাও তবে সিধে চলে যাও পোরাণিক সেয়েমহল পেরিয়ে প্রায় দেবতা জটাধারীর দরজায়। কৈলাসে বীণায়ন্ত্র বে-আইনি, উর্বাশী সেখানে নাচের বায়না নেয় নি। যিনি সেখানে ভীষণ বেতালে তান্ডবন্ত্য করেন তাঁর নন্দীভূঙগী ফ্রকতে থাকে শিঙে, তিনি বাজান বরম্বম গালবাদ্য, আর কড়াকড় কড়াকড় ডমর্। ধ্বসে পড়তে থাকে কৈলাসের পিন্ড পিন্ড পাথর। মহাবেস্বরের আদি-উৎপত্তিটা স্পণ্ট হয়েছে তো?

হয়েছে।

মনে রেখো স্বরের হার, বেস্বরের জিত, এই নিয়েই পালা রচনা হয়েছে প্রাণে দক্ষযজ্ঞের। একদা যজ্ঞসভায় জমা হয়েছিলেন দেবতায়া—দাই কানে কুণ্ডল, দাই বাহরতে অংগদ, গলায় মাণমাল্য। কী বাহার! খাষিম্বনিদের দেহ থেকে আলো পড়ছিল ঠিক্রিয়ে। কণ্ঠ থেকে উঠছিল অনিন্দ্যস্কুদর স্বের স্কুমর্র সামগান, ত্রিভ্বনের শরীর রোমাণ্ডিত। হঠাং দাড়্দাড়্ করে এসে পড়ল বিশ্রীবির্পের বেস্বির দল, শা্রিস্কুদরের সৌকুমার্য মাহত্বে লণ্ডভণ্ড। কুশ্রীর কাছে স্কুশীর হায়, বেস্বরের কাছে স্বরের— পা্রাণে এ কথা কীতিত হয়েছে কী আনন্দে, কী অট্রাস্যে, অমদামণ্গলের পাতা ওল্টালেই তা টের পাবে। এই তো দেখছ বেস্বরের শাদ্যসম্মত ট্রাডিশন। ঐ-যে তুন্দিলতন্ব গজানন সর্বাণ্ডে পেয়ে থাকেন পা্জা, এটাই তো চোখ-ভোলানো দাব্রিল লালিতকলার বির্দেখ স্থ্লতম প্রোটেস্ট্। বর্তমান বর্বে ঐ গণেশের শা্ড্ই তো চিম্নি-মা্তি ধরে পাশ্চাত। পণ্যস্ত্রশালায় বংহিত্ধনি করছে। গণনায়কের এই কুর্ণসিত বেস্বরের জোরেই কি ওরা সিন্ধিলাভ করছে না। চিন্তা করে দেখে।।

দেখব।

যথন করবে তখন এ কথাটাও ভেবে দেখো, বেস্বরের অজের মাহাত্ম্য কঠিন ডাঙাতেই। সিংহ বল, ব্যাঘ্র বল, বলদ বল, যাদের সঙ্গে সগর্বে বীরপ্র্র্যদের তুলনা করা হয় তারা কোনো কালে ওস্তাদজির কাছে গলা সাধে নি। এ কথায় তোমার সন্দেহ আছে কি।

তিলমাত্র না।

এমন-কি. ডাঙার অধম পশ্ব যে গর্দভ, যত দ্বর্বল সে হোক-না. বীণাপাণির

আসরে সে সার্ক্রেদি করতে যায় নি, এ কথা তার শত্রু মিত্র এক বাক্যে স্বীকার করবে।

তা করবে।

ঘোড়া তো পোষমানা জীব—লাথি মারবার যোগ্য খ্র থাকা সত্ত্বেও নিবিবাদে চাব্ক খেরে মরে— তার উচিত ছিল, আস্তাবলে খাড়া দাঁড়িরে ঝি ঝিটখাশ্বাজ আলাপ করা। তার চি হি হি হি শব্দে সে রাশি রাশি সফেন চন্দ্রবিন্দ্রবর্ষণ করে বটে, তব্ বেস্বরো অন্নাসিকে সে ডাঙার সম্মান রক্ষা করতে ভোলে না। আর গজরাজ, তাঁর কথা বলাই বাহ্লা। পশ্বপতির কাছে দীক্ষাপ্রাণ্ড এই-সমস্ত স্থলচর জীবের মধ্যে কি একটাও কোকিলকণ্ঠ বের করতে পার। ঐ-যে তোমার ব্লেড্গ্ ফ্রেডি চীংকারে ঘ্মছাড়া করে পাড়া, ওর গলায় দয়া করে বা মজা করে বিধাতা যদি দেন শ্যামা-দোরেলের শিষ. ও তা হলে নিজের মধ্র কণ্ঠের অসহ্য ধিক্কারে তোমার চল্তি মোটরের তলায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ আমি বাজি রাখতে পারি। আছা, সত্যি করে বলো, কালিঘাটের পাঁঠা যদি কর্কশ ভ্যাভ্যা না করে রামকেলি ভাঁজতে থাকে, তা হলে তুমি তাকে জগন্মাতার পবিত্র মন্দির থেকে দ্রে-দ্রে করে খেলিয়ে দেবে না কি।

নিশ্চয় দেব।

তা হলে ব্নতে পারছ আমরা যে স্মহং বত নিয়েছি তার সাথ কিতা। আমরা শক্ত ডাঙার শাক্ত সন্তান, বেস্বরমন্ত্রে দীক্ষিত। আধমরা দেশের চিকিংসায় প্রয়োগ কলতে চাই চরম ম্বিউযোগ। ভাগরণ চাই, বল চাই। জাগরণ শ্বর্ হয়েছে পাড়ায়; প্রতিবেশীদের বলিষ্ঠতা দ্ম্দাম্ শব্দে দ্বদাম হচ্ছে, পৃষ্ঠদেশে তার প্রমাণ পাচ্ছে আমার চেলারা। ব্রিটিশ সাম্নাজ্যের কোতোয়ালারা চণ্ডল হয়ে উঠেছে, টনক নড়েছে শাসনকতাদের।

তোমার গ্রুর বলছেন কী।

তিনি মহানিশে মশন। দিবাচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, বেস্বের নবযুগ এসেছে সমসত জগতে। সভ্য জাতরা আজ বলছে, বেস্বেরটাতেই বাসতব, ওতেই প্ঞীভূত পোর্ষ, স্বের মেরেমান্বিই দ্বর্ল করেছে সভ্যতা। ওদের শাসনকর্তা বলছে, জার চাই, খ্স্টানি চাই নে। রাষ্ট্রবিধতে বেস্বর চড়ে যাচ্ছে পদায় পদায়। সেটা কি তোমার চোখে পড়ে নি, দাদা।

চোখে পড়বার দরকার কাঁ, ভাই। পিঠে পড়ছে দমান্দম।

এ দিকে বেতালপঞ্চবিংশতিই চাপল সাহিত্যের ঘাড়ে। আনন্দ করো, বাংলাও ওদের পাছ্ম ধরেছে।

সে তোঁ দেখছি। পাছ্ম ধরতে বাংলা কোনোদিন পিছপাও নয়।

এ দিকে গ্রের্র আদেশে বেস্বর্যক্র সাধন করবার জন্যে আমরা হৈছৈসংঘ স্থাপন করেছি। দলে একজন কবি জুটেছে। তার চেহারা দেখে আশা হয়েছিল নবযুগ মৃতির্মান। রচনা দেখে ভুল ভাঙল: দেখি তোমারই চেলা। হাজার বার করে বলছি, ছন্দের মের্দণ্ড ভেঙে ফেলো গদাঘাতে। বলছি, অর্থমনর্থং ভাবয়নিতাম্। ব্রুঝিয়ে দিলেম, কথার মানেটাকে সম্মান করায় কেবল দাসব্দিধর গাঁঠপড়া মনটাই ধরা পড়ে। ফল হচ্ছে না। বেচারার দোষ নেই— গলদ্ঘর্ম হয়ে ওঠে, তব্ব ভদ্রলোকি কাব্যের ছাঁদ ঘোচাতে পারে না। ওকে রেখেছি পরীক্ষাধীনে। প্রথম নম্না যেটা সমিতির কাছে দাখিল করেছে সেটা শ্রনিয়ে দিই। স্বর দিয়ে দোনতে পারব না।

সেই জন্যেই তোমাকে ঘরে ঢ্রকতে দিতে সাহস হয়।

তবে অবধান করো--

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে.

হৈহৈপাড়া ছেড়ে দ্র দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সা-রে গা-মা পা'য়ে স্রাস্বরে য়্দ্ধ
শ্বুদ্ধ কোমলগ্রলো বেবাক অশ্বুদ্ধ—
অভেদ রাগিণীরাগে ভগিনী ও ভাইয়ে।
তার-ছে'ড়া তম্বুরা, তাল-কাটা বাজিয়ে—
দিনরাত বেধে যায় কাজিয়ে।
ঝাঁপতালে দাদ্রায় চৌতালে ধামারে
এলোমেলো ঘা মারে—
তেরে কেটে মেরে কেটে ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁইয়ে।

সভাস্বেধ একবাক্যে বলে উঠল্ব্ম, এ চলবে না। এখনো জাতের মায়া ছাড়তে পারে নি—শব্চিবায়্গ্রহত, নাড়ী দ্বর্ল। আমরা বেছন্দ চাই বেপরোয়া। কবির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া গেল। বলল্ব্ম, আরও একবার কোমর বেঁধে লাগো, বাঙালি ছেলেদের কানে জােরের কথা হাতুড়ি পিটিয়ে চালিয়ে দাও, মনে রেখাে পিট্বনির চােটে ঠেলা মেরে জাের চালানাে আজ প্থিবীর সর্বগ্রই প্রচলিত— বাঙালি শব্দ্বিক ঘ্যায়ের রয়। দেখল্ব্ম, লােকটার অন্তঃকরণ পাক খেয়ে উঠেছে। বলে উঠল, নয় নয় কখনােই নয়। কলমটাকে কামড়ে ধরে ছব্টে গিয়ে বসল টেবিলে। করলােড়ে গণেশকে বললে, তােমার কলাবধ্কে পাঠিয়ে দাও অন্তঃপ্রের সিন্ধিদাতা। লাগাও তােমার শর্ডের আছাড় আমার মগজে, ভূমিকম্প লাগ্বেক আমার মাত্ভাযায়, জােরের তহতপঙ্ক উৎসারিত হােক কলমের মুথে, দ্বংগ্রাবাের চােটে বাঙালির ছেলেকে দিক জাগিয়ে। কবি মিনিট পনেরাে পরে বেরিয়ে চীৎকার স্বরে আবৃত্তি শব্নু করলে। মুখ চোখ লাল, চুলগ্রেলা উস্কোখ্যেকা, দশা পাবার দশা।—

মার্মার্মার্রেবে মার্পাঁটা, মারহাটা, ওরে মারহাটা। ছুটে আয় দুদ্দাড়, ভাঙ্ মাথা, ভাঙ্ হাড়. কোথা তোর বাসা আছে হাড়কাটা। আন্ ঘ্যো, আন্ কিল. ञान् एना, ञान् रिन, নাক মুখ থে°তো করে দিক ঠাট্টা। আগ্ডুম বাগ্ডুম म्, ग्माग ध्राध्य, ভেঙে চুরে চুর্মার হোক খাট্টা। ঘুম থাক, মারো ক্ষে মাল্সাটা। বাঁশিওলা চুপ রাও. টান মেরে উপ্ডাও ধরা হতে লালিতলবঙ্গলতা। বেল জ'ুই চম্পক দুরে দিক ঝম্পক, উপবনে জমা হোক জঙগলতা।

আমি অস্থির হয়ে দ্ব হাত তুলে বলল্বম, থামো থামো, আর নয়। জয়দেবের ভূত এখনো কাঁধে বসে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়ে নি। গয়াধামে ঐ লেখাটার যদি পিশ্ডি দিতে চাও তবে ওর উপরে হানো ম্বল, ওটাকে ছির্কুটে নাস্তানাব্দ করে তার উপরে ফ্ট্রিক বৃষ্টি করো। কবি হাত জোড় করে বললে, আমি পারব না, তুমি হাত লাগাও। আমি বলল্বম, ঐ-যে মারহাট্টা শব্দটা তোমার মাথায় এসেছে, ঐটেতেই তোমার ভবিষাতের আশা। 'চলন্তিকা' থেকে কথাটাকে ছিশ্ড় ফেলেছ, অর্থের শিকড়টা রয়ে গেল মাটির নিচে। শ্ব্দু ডাঁটা ধরে খাড়া রয়েছে ধ্রনির মারম্তি। এইবার সমস্তেটাকে ছয়ছাড়া করে দিই— দেখো, কী মৃতি বেরোয়—

হৈ রে হৈ মারহাটা গালপাটা আঁটসাটা। राएकाष्ट्री का कि की क গড়্গড় গড়্গড়।..... र् फ्रम्प्र प्रमाफ . . . . ডাণ্ডা ধপাৎ ঠাণ্ডা কম্পাউন্ড ফ্র্যাক্টার মড়মড় মড়মড় দ্বড়ুম..... হ্রড়্ম্ড হ্রড়্ম্ড্ দেউকিনন্দন ঝঞ্জন প্যাণ্ডে কুন্দন গাডোয়ান বাঁকে বিহারী তড়্বড়্ তড়্বড়্ তড়্বড়্ তড়্বড়্ খটাখটা মস্মস্ ধডাধ্বড ধড়্ফড়্ ধড়্ফড় হো হো হ্ব হ্ব হা হা— हे ठे ७ ६ ७ ६ इ ≈— ইনফর্ণো হেডিস্ লিম্বো।

দাদা, তোমার নকল করি নি এই সার্টিফিকেট আমাকে দিতে হবে। খুশি হয়ে দেব। নবয়ুগের মহাকাব্য ভোমাকে লিখতে হবে দাদা। যদি পারি। বিষয়টা কী। বেস্ব-হিড়িদ্বের দিশ্বিজয়। প্রপর্দিদিকে জিগেস করল্ম, কেমন লাগল। প্রপ্র বললে, ধাঁধা লাগল। অর্থাং ?

অর্থাৎ, স্বরাস্করের ষ্ণের অস্বরের জয়টা কেন আমার তেমন খারাপ লাগল না, তাই ভাবছি। বিশ্রী গোঁয়ারটার দিকেই রায় দিতে চাচ্ছে মন।

তার কারণ, তুমি স্ত্রীজাতীয়। অত্যাচারের মোহ কাটে নি। মার খেয়ে আনন্দ পাও, মারবার শক্তিটাকে প্রত্যক্ষ দেখে।

অত্যাচারের আক্রমণ পছন্দসই তা বলতে পারি নে— কিন্তু বীভংসম্তিতে যে পোরুষ ঘুষি উ'চিয়ে দাঁড়ায় তাকে মনে হয় সাব্লাইম।

আমার মতটা বলি। দ্বঃশাসনের আফ্লালনটা পোর্য নয়, একেবারে উল্টো। আজ পর্যন্ত প্রব্যই স্ভিট করেছে স্কুন্বর, লড়াই করেছে বেস্ক্রের সঙ্গে। অস্কুর্ পেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে প্রক্ষ হয় কাপ্কের্য। আজ প্রিবীতে তারই প্রমাণ পাছিছ।

## 50

পুপুর্দিদির মনে হল, আমি ওর মর্যাদাহানি করেছি। তখন সন্থে হয়ে আসছে। কেদারায় হেলান দিয়ে ও বসল আমার কাছে। অন্য দিকে মুখ করে বললে, তুমি আমাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কেবল ছেলেমান্ষি করছ, এতে তোমার কী সুখ।

আজকাল ওর কথা শ্নে হাসতে সাহস হয় না। ভালোমান্বের মতো মুখ করেই বলল্ম, তোমার বয়সে পাকা ব্লিধর প্রমাণ দিতেই তোমাদের আগ্রহ, আমার বয়সে ভাবতে ভালো লাগে যে মঙ্জাটা এখনো আছে কাঁচা। স্থোগ পেলে মশ্ স্ল হয়ে ছেলেমান্থি করি বানিয়ে, হয়তো মানানসই হয় না।

তাই বলে আগাগোড়াই যদি ছেলেমান্বি কর, তা হলে সত্যিকার ছেলেমান্বিই হয় না। ছেলে বয়সের ভিতরে ভিতরে কডো বয়সের মিশল থাকে।

দিদি, এটা একটা কথার মতো কথা বলেছ। শিশ্বর কোমল দেহেও শক্ত হাতের গোড়াপত্তন থাকে। এ কথাটা আমি ভূলেছিল্ম না কি।

তোমার বকুনি শ্বনে মনে হয়, যখন আমি ছোটো ছিল্ম তথনকার দিনে এমন কিছুই ছিল না যা বঙ্গ করবার নয় অথচ মজা করবার।

একটা উদাহরণ দেখাও।

মনে করো, আমাদের মাস্টারমশায়। তিনি অদ্ভূত ছিলেন, কিন্তু খাঁটি অদ্ভূত। তাই তাঁকে এত ভালো লাগত।

আচ্ছা, তাঁর কথাটা একটা ধরিয়ে দাও-না।

আজও তাঁর মুখখানা স্পাণ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বই-গুলো ছিল কণ্ঠস্থ। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ বলে যেতেন, কথাগুলো যেন সদ্য বরে পড়ছে আকাশ থেকে। আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকব, মন দিয়ে পড়া শুনব, সে গরজটা সম্পূর্ণ আমাদেরই বলে তিনি মনে করতেন।

তিনি তোমাদের মুখ চেনবার সুযোগ পান নি বোধ হয়।

চেষ্টাও করেন নি। এক্দিন ছুটির দরবার নিয়ে তাঁর ঘরে চ্বকতেই তিনি শশবাসত হয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে পড়লেন; মনে করলেন, আমি ব্রিঝ যাকে বলে একজন রীতিমত মহিলা।

অমনতরো অভাবনীয় ভুল করা তাঁর অভাস্ত ছিল।

ছিল বই-কি। তোমার দাঁড়ি দেখে কোনোদিন তোমাকে নবাব খাঞ্চেখাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি বলে ভুল করেন নি তো? না, ঠাট্টা নয়, তিনি তো তোমার বন্ধ্যুছিলেন. বলো-না তাঁর কথা।

তাঁর শাহ্র কেউ ছিল না, কিন্তু সমঝদার বন্ধ্য ছিল্ম একলা আমি। লোকে যখন তাঁর খ্যাপামির কথা রটাত তিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে এসে বললেন, সবাই বলছে, আমি ক্লাস পড়াই কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকাই নে।

আমি বললম্ম, তোমার সাঙাংরা তোমার বিদ্যের দাৈষ ধরতে পারে না, তোমার ব্লিধর দােষ ধরে। তারা বলে, তোমার পড়ানাের ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্ছ যে সেইটেই ভূলে যাও।

পড়াচ্ছি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাস্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে মনটা আইটাই করে না।

জলচর জলে সাতার দিলে টের পাওয়া যায় না, স্থলচর দিলে সেটা খ্রই মাল্ম হয়। তুমি অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ।

আমি যদি ছাত্রদের দিকেই তাকাই তবে ক্লাসের দিকে মন দেব কী করে। তোমার সেই ক্রাসটা আছে কোথায়।

কোখাও না, সেইজন্যেই তো বাধা পাই নে। ছাত্ররাই যদি আমার চোখ জুড়ে বসে তা হলে ক্লাসের আত্মাপুরুষ্টা আড়ালে পড়ে যে।

'পড়ো বাবা আত্মারাম' এই বুঝি তোমার বুলি? পড়াচ্ছি কই। আমার আত্মারামকেই টহল দেওয়াচছ। তোমার প্রণালীটা কিরকম।

গংগাধারার বহে যাবার প্রণালী যেরকম। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও মর্, কোথাও ফসল, কোথাও শমশান, কোথাও শহর। এই নিয়ে গংগামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হত তা হলে আজ পর্যানত সগরসদতানদের উদ্ধার হত না। যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সংগ টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মতো শ্ন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা থেতে, ফসল ফলে খেত-অন্সারে। অসম্ভবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করে সময় নন্ট করি নে বলে হেড্মাস্টার হন খাপ্পা। ঐ হেড্মাস্টারটিকেও অত্যান্ত সত্য বলে গণ্য করলে অত্যান্ত ভুল করা হয়।

পুপুর বললে, ছাত্রীদের অনেকে মনে মনে খ্রতখ্বত করত। তাদের লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন, এখানে যে মাস্টারটা আছে তাকে নেই করে দিয়েছি, তোমাদের নিজের মনকেই বেড়ে ওঠবার জায়গা করে দেবার জন্যেই। আর-একদিন তিনি বলেছিলেন, মাস্টারিতে আমি হচ্ছি ক্লাসিক, আর সিধ্বাব্ রোমাণ্টিক। বলা বাহ্বলা, মাস্টারমশায়ের কথাটা আম্রা কিছুই ব্রুথতে পারি নি।

মানে হচ্ছে, মাস্টার সমগ্র ক্লাসকেই দিতেন উপরে তুলে, আর সিধ্ব ছাত্রদের একে একে নিজের কাঁধে চড়িয়ে গর্তগাড়ি পার করত। বুঝেছ?

না, বোঝবার দরকার নেই। তুমি তাঁর কথা বলে যাও, মজা লাগে শ্বনতে। আমারও লাগে, কেননা লোকটাকে ব্রুথতে লাগে দেরি। একদিন চীন- দার্শনিকের দোহাই দিয়ে মাস্টার আমাকে বললে, যে রাজ্যে রাজত্বটা নেই সেই রাজ্যই সকল রাজ্যের সেরা।

প্রপে সগবে বললে, আমাদের ক্লাস সেরা ক্লাস ছিল সন্দেহ নেই।

আমি বললম, তার কারণ, প্রমাণ সত্ত্বেও তোমার কম ব্রদ্ধির লক্ষণ মাস্টার লক্ষ্য করতেন না।

প্रत्थ भाथा आँकिएस वनात्न, এটাকে कि भान वनव ना ठाएो।

আমি বলল্ম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে তোমার চুলটা টেনে দিই, এ ঠাট্টা সেই দিনপ্ধ জাতের। এতে ক্যাসাস ব্যালাই অর্থাৎ 'অদ্য যুদ্ধ দ্বয়া ময়া'র ঘোষণা নেই।

প্রপে বললে, মাস্টারমশায়ের ব্যবস্থা ছিল মজার রক্ষের। তিনি বলতেন, তোমাদের নিজের থবর নিজেই রাখবে; তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয়। প্রতিদিনের পড়ার ফল নিজেরাই রাখতুম; মার্কা দেবার নিয়ম জানা ছিল।

তার ফল কী হল।

মার্কা বরণ্ড কম করেই দিতুম।

কখনো কি ঠকাতে না।

বাইরের কেউ মার্কা দেবার থাকলে তাকে ঠকাবার লোভ হতে পারত। নিজেকে ঠকানো বোকামি। বিশেষত তিনি তো দেখতেন না।

তার পরে?

তার পরে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর নিজেরাই হিসেব করে জানতুম উঠছি কি নাবছি।

তোমাদের কি সতায়াগের হাইস্কুল, অত্যন্ত হাই ? ফাঁকি দেবার লোকই বাঝিছিল না ?

মাস্টারমশায় ছিলেন অবিচলিত। তিনি বলতেন, সংসারে একদল লোক ফাঁকি দেবেই। কিন্তু, নিজের দায় যাদের নিজের হাতে, ওরই মধ্যে তারাই কম ফাঁকি দেয়। আমাদের শাস্তিও ছিল ঐ জাতের। বাইরে থেকে না। একদিন হাজিরি নাম-ডাক উপলক্ষ্যে প্রিয়সখীর পর্সেশ্টেজ বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেলেছিল্ম। তিনি বললেন, অশ্বচি হয়েছ, প্রায়িশ্চন্ত কোরো। তিনি জানতেও চাইতেন না করেছি কি না।

প্রায়শ্চিত্ত কি করেছিলে।

নিশ্চয়ই করেছিল্ম।

অর্থাৎ, তোমার পাউডরের কোটোটা ঐ প্রিয়সখীকে দান করেছিলে?

আমি কখ্খনো পাউডর মাখি নে।

বলতে চাও, তোমার ঐ মুখের রঙ তোমার খাস নিজেরই?

আর যাই হোক তোমার কাছ থেকে ধার নিই নি, মিলিয়ে দেখলেই ব্রুত পারবে।

ছি, আমাকে নিয়ে তোমার দ্বিউতে যদি ভেদব্দিধ দেখা দেয় তা হলে জাতে দোষারোপ ঘটে। আমরা যে সবর্ণ— বর্ণভেদের জো কী। হাতের কাছে কবি থাকলে বলতেন, তোমার গায়ের রঙ ফুটে বেরিয়েছে রহ্যার হাসি থেকে।

আর তোমার রঙ তাঁর ঠাট্রার হাসি থেকে।

একেই বলে অন্যোন্যস্তৃতি, ম্বাচ্য়েল আড্মিরেশন। পিতামহের দুই জাতের হাসি আছে—একটা দন্তা, একটা মুর্ধনা। আমাতে লেগেছে মুর্ধনা হাসি. ইংরেজিতে তাকে বলে উইট।

দাদামশায়, নিজের গুণগান তোমার মুখে কখনো বাধে না।

সেইটেই আমার প্রধান গর্ণ। আপনাকে যারা জানে আমি সেই অসামান্যের দলে।

মুখ খুলে গেছে, কিন্তু আর নয়, এবার থামো। মাস্টারমশায়ের কথা হচ্ছিল, এখন উঠে পড়ল তোমার নিজের কথা।

তাতে দোষ হয়েছে কী। বিষয়টা তো উপাদেয়, যাকে বলে ইণ্টারেস্টিঙ। বিষয়টা সর্বদাই রয়েছে সামনে। তাকে তো স্মরণ করবার দরকার হয় না। তাকে যে ভোলাই শঙ্ক।

আচ্ছা, তা হলে মাস্টারের একটা বিশেষ পরিচয় দিই তোমাকে। এটা ট্রুকে রাখবার যোগ্য। একদিন সন্থেবেলায় মাস্টার জনকয়েক লোককে নেমন্তর করেছিল। খবরটা তার মনে আছে কি না জানবার জন্যে সকাল-সকাল গেল্ম তার বাড়িতে। সেবক কানাইয়ের সঙ্গে তার যে আলোচনাটা চলছিল, বলি সে কথাটা। কানাই বললে, জগন্ধান্ত্রীপ্রজার বাজারে গল্দা চিংড়ির দাম চড়ে গেছে, তাই এনেছি ডিমওয়ালা কাঁকড়া।

মাস্টার ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বলে, কাঁকড়া কী হবে।

ख वनल, नाउँ मिरा स्थान, स्म<sup>°</sup> राज्या हरत।

আমি বললুম, মাস্টার, গল্দা চিংড়ির উপর তোমার লোভ ছিল?

মাস্টার বললে, ছিল বই-কি।

তা হলে তো লোভ সংবরণ করতে হবে।

তা কেন। লোভটা প্রস্তৃত হয়েই আছে, তাকে শাণ্ট্ করে চালিয়ে দেব কাঁকড়ার লাইনে।

দেখছি, তোমাকে বিস্তর শাণ্ট্ করতে হয়।

মাস্টার বললে, কাঁকড়ার ঝোল তো খেয়েছি অনেকবার, সম্পূর্ণ মন দিই নি। এবার যখন দেখল্ম কানাইয়ের জিভে জল এসেছে, তখন তার সিক্ত রসনার নিদেশে খাবার সময় মনটা ঝাকে পড়বে কাঁকড়ার দিকে, রসটা পাব বেশি করে। কাঁকড়ার ঝোলটাকে ও যেন লাল পেন্সিলে আন্ডের্লাইন করে দিলে; ওটাকে ভালো করে মাখ্যথ করবার পক্ষে সাবিধে হল আমার।

মাস্টার জিগেস করলে, আঁটি-বাঁধা ওটা কী এনেছিস।

कानार वलल, जक्रत्व जाँगा।

মাস্টার সগর্বে আমার দিকে চেয়ে বললে, এই দেখো মজা। ও বাজারে যাবার সময় আমার মনে ছিল লাউডগা। ও বাজার থেকে ফিরে এল, আমি পেয়ে গেল্ম সজনের ডাঁটা। হুকুম না করবার এই সুবিধে।

আমি বলল্ম, সজনের ডাঁটা না এনে ও যদি আনত চিচিঙেগ?

মাস্টার জবাব দিলেন, তা হলে ক্ষণকালের জন্যে ভাবনা করতে হত। নাম জিনিসটার প্রভাব আছে। চিচিঙেগ শব্দটা লোভজনক নয়। কিন্তু, কানাই যদি ওটা বিশেষ করে বাছাই করে আনত, তা হলে সংস্কার কাটাবার একটা উপলক্ষ হত। জীবনে সব-প্রথমে ভেবে দেখবার স্বযোগ হত 'দেখাই যাক-না'; হয়তো আবিষ্কার করতুম, ওটা মন্দ চলে না। চিচিঙেগ পদার্থটার বি্রুদ্ধে অন্ধ বিরাগ দ্র হয়ে উপভোগ্যের সীমানা বেড়ে যেত। এমনি করেই কাব্যে কবিরা তো নিজের র্চিতে

আমাদের র্নচির প্রসার বাড়িয়ে দিচ্ছে। স্থিতিকে আণ্ডর্লাইন করাই তাদের কাজ।

তোমার ব্রিচর প্রসার বাড়াবার কাজে কানাইয়ের আরও এমন হাত আছে?
আছে বই-কি। ও না থাকলে পিড়িং শাকে আমি কোনোদিন মনোযোগই দিতুম
না। শব্দটা আমাকে মারত ধারা। সংসারে সংস্কারম্বিস্তই তো অধিকারব্যাণিত।
সেই মহৎ কাজে আছে তোমার কানাই।

তা মানতে হবে, ভাই। ওর ইচ্ছার যোগে আমার ইচ্ছার সংকীর্ণতা ঘ্রচে যায় প্রতিদিন। আমি একলা থাকলে এমনটা ঘটত না।

ব্রুব্রুম, কিন্তু কানাইয়ের ইচ্ছার সীমানাটা—

বাড়িয়েছি বই-কি। পূর্ববংশের লোক, কলাইয়ের ডালের নাম শ্নেতে পারত না। আজকাল হিঙ দিয়ে কলাইয়ের ডাল ও খাচ্ছে বেশ।

এমন সময়ে কানাইয়ের প্রনঃপ্রবেশ। বললে, একটা কথা বলতে ভূলে গৈছি, আজ দইটা আনি নি। কবরেজমশায় বলেন, রাত্রে দইটা বারণ।

দইয়ের দাম চড়ে গেছে বললে ন্বির্ত্তি হয়, এইজন্যে কবরেজমশায়কে পাড়তে হল। সান্থনা দেবার জন্যে বললে, অলপ একট্ব আদার রস মিশিয়ে পাতলা চা বানিয়ে দেব. শীতের রাত্রে উপকার দেবে।

আমি জিগেস করলেম, কী বল হে মাস্টার, আদা দিয়ে চা সবাইকে খাওয়াবে না কি।

সবাইকার কথা বলব কী করে। যারা খাবে তারা খাবে। হতে পারে উপকার। যারা খাবে না তাদের অপকার হবে না।

আমি বলল্ম, মাস্টার, চীন-দার্শনিকের উপদেশমতে তোমার গেরস্থালিতে মনিব নেই বুঝি?

ना।

তা হলে চাকরই বা আছে কেন।

মনিব না থাকলেই চাকর স্বতই থাকে না।

তোমার এখানে চাকরে মনিবে বেমাল্ম মিশিয়ে গিয়ে একটা যৌগিক পদার্থ খাড়া হয়েছে বুঝি?

মাস্টার হেসে বললে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দাহ্য মেজাজ ঘ্রচে গিয়ে দেঁহে মিলে একেবারে জল।

আমি বলল্ম, যদি বিয়ে করতে ভায়া, পাড়া ছেড়ে চীনের দর্শন দৌড় দিত। থেকেও থাকবে না, গিল্লি এমন নির্বিশেষ পদার্থ নয়। মুখের উপর ঘোমটা টেনেও তোমার সংসারে সে হত অতিশয় সপষ্ট। তার রাজ্যে রাজম্বটা তার কটাক্ষে খেত দোলা; সর্বদা ধাক্কা লাগাত, কখনো পিঠে, কখনো ব্বকে।

মাস্টার বললে, তা হলে কর্তা রিটর্ন্ টিকিট না কিনেই দৌড় মারত ডেরা-গাঁজিখাঁয়ে, গিলিছ অন্তর্ধান করত ইস্টার্ন্ বেশ্গল রেলের রাস্তা বেয়ে বাপের বাড়িতে।

মাস্টার মাঝে মাঝে হাসির কথা বলে, কিন্তু হাসে না।

প্রপর্নিদি বললে, আমাদের মাস্টারমশায়কে নিয়ে যদি গলেপর পালা বাঁধতে হয় কিরকম করে বাঁধ।

তা হলে দশ লক্ষ বছর বাদ দিই।

তার মানে, আজগ্রবি গলপ বানাতে, অথচ আজকের দিনের বির্ণধ পক্ষের সাক্ষীর শঙ্কা থাকত না।

কোনো সাহিত্যওয়ালা কখনো সাক্ষীর ভয় করে না। আসল কথা, আমার গল্পটা कृट्ट केठेंट ब्रागन्टरवर पत्रकात करता। रकन स्मिट्ट व्यक्तिस्य वीन- भाषियी-স্তির গোডাকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারী ভারী জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আব্রুতা ছিল বহু যুগ ধরে। অবশেষে নরম মাটি প্রিথবীকে শ্যামল আস্তরণে ঢাকা দিয়ে স্থিতিক তার যেন লজ্জা রক্ষা করলে। তখন জীবজন্ত আসরে নামল স্তুপাকার হাডমাংসের বোঝাই নিয়ে: মোটা মোটা বর্ম পরে তারা দুশো পাঁচশো মোন অসভ্য লেজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংস-বাহীর দল স্থিকতার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিষ্ঠুর প্রীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহুলা গেল ঘুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল ছকে। না রইল শিঙ, না রইল করে. না রইল নথের জোর, চার পা এসে ঠেকল দুটিমাত্র পায়ে। বোঝা গেল. বিধাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্ছেন স্থির যুগটাকে ক্রমণ স্ক্রে করে আনবার জন্যে। স্থালে मृत्यम् । अप्ति भारति मार्थ । भारति मार्थ भारति है है है है है है है । বিধাতা পুনশ্চ মাথা নাড়ছেন, উ°হু, হল না। লক্ষণ দেখা যাচেছ, এটাও টি কবে না: এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে ঝরে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে। সেই বিশঃস্থ মনের যালে তোমার মাস্টারমশায় বসেছেন শরীররিক্ত ক্রাসে। মনে করে দেখো, তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে মেলাতে থাকা মনের উপর মন বিছিয়ে, বাইরের বাধা নেই বললেই হয়।

স্থলে ব্রাম্থির বাধাও নেই?

সেটা না থাকলে বৃদ্ধি মাত্রই হয়ে পড়ে বেকার। ভালো-মন্দ বোকা-বৃদ্ধিমানের ভেদ আছেই। চরিত্র আছে নানা রকমের। ভাবের বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছার স্বাতক্ত্র্য আছে। এখন তিনিই ভালো মাস্টার যিনি সেই অনেকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, শিক্ষা এখন অন্তরে অন্তরে।

দাদামশায়, ইস্কুলটা কোথায় আছে সেটা ঠিক মনে আনতে পারছি নে।

পৃথিবীতে তিনটে বাসা আছে— এক সম্দুতলে, আর-এক ভূতলে, আর আছে আকাশে যেখানে স্ক্রে হাওয়া আর স্ক্রেতর আলো। এইখানটা আজ আছে খালি আগামী যুগের জন্যে।

তা হলে তোমার ক্লাস চলেছে সেই হাওয়ায় সেই আলোয়। কিন্তু, ছাত্রদের চেহারাটা কিরকম।

ব্রিঝায়ে বলা শক্ত, তাদের আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আকারের আধার নেই। তা হলে বোধ হচ্ছে নানা রঙের আলোয় তারা গড়া।

সেইটেই সম্ভব। তোমাদের বিজ্ঞান-মাস্টার তো সেদিন ব্রঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বজগতে স্ক্র্যু আলোর কণাই বহুর্পী হয়ে স্থলে রূপের ভান করছে। সেদিন আলো আপন আদিম স্ক্র্যুর্পেই প্রকাশ পাবে। ক্লাসে তোমরা সবাই আলো করে বসবে। সেদিন ওটিন-স্নো-ওয়ালারা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে।

দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।

দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।

আমি কোন্রঙের আলো হব, দাদামশায়।

সোনার রঙের।

আর তুমি ?

আমি একেবারে বিশঃম্ধ রেডিয়ম।

সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো? ইলেক্ট্রন নিয়ে হবে না কি কাড়াকাড়ি।

ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অফ লাইট্স্এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে। ইলেক্ট্রন নিয়ে টানাটানির গুজব এখনি শুনতে পাচ্ছি।

ভালোই তো দাদামশায়। বীররসের কবিতা তোমার ভাষায় উজ্জ্বল বর্ণে বণিতি হবে। ঐ যাঃ, ভাষা থাকবে তো?

শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পেশছবে, ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হবে না।

আচ্ছা, গান?

গান হবে রঙের সংগত। বড়ো সহজ হবে না। তান যখন ঠিকরে পড়তে থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগন্তে অরোরা বোরিয়া-লিস বানিয়ে দেবে।

আর, তোমার গদ্যকাব্য কী হবে বলো তো।

তাতে লোহার ইলেক্ট্রনও মিশবে, আবার সোনারও।

সেদিনকার দিদিমা পছন্দ করবে না।

আমার ভরসা আছে সেদিনকার আধুনিক নাতনিরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তা হলে সেই আলোর যুগে তোমার নাতনি হয়েই জন্মাব। এবারকার মতো দেহধারিণীর 'পরে ধৈর্য রক্ষা কোরো। এখন চললুম সিনেমায়।

কিসের পালা।

বৈদেহীর বনবাস।

#### 28

পর্যদিন সকালবেলায় প্রাতরাশে আমার নির্দেশমত প্রপেদিদি নিয়ে এল পাথরের পাত্রে ছোলাভিজে এবং গুড়। বর্তমান যুগে প্রাকালীন গোড়ীয় খাদ্য-বিধির রেনেসাঁস-প্রবর্তনে লেগেছি। দিদিমণি জিগেস করলে, চা হবে কি।

আমি বললুম, না, খেজুর-রস।

দিদি বললে, আজ তোমার মুখখানা অমন দেখছি কেন। কোনো খারাপ স্বংন দেখেছ না কি।

আমি বলল্বম, স্বপেনর ছায়া তো মনের উপর দিয়ে যাওয়।-আসা করছেই— স্বপনও মিলিয়ে যায়, ছায়ারও চিহ্ন থাকে না। আজ তোমার ছেলেমান্বির একটা কথা বারবার মনে পড়ছে, ইচ্ছে করছে বলি।

বলো-না।

সেদিন লেখা বন্ধ করে বারান্দায় বসে ছিল্ম। তুমি ছিলে, স্কুমারও ছিল। সন্ধে হয়ে এল, রাস্তার বাতি জনালিয়ে গেল, আমি বসে বসে সত্যম্গের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিল্ম।

বানিয়ে বলছিলে! তার মানে ওটাকে অসত্যযুগ করে তুলছিলে।

ওকে অসত্য বলে না। যে রশ্মি বেগ্নির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না বলেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগ্নি-পেরোনো আলোতেই মান্বের সত্যব্বের স্থি। তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আল্ট্রাঐতিহাসিক।

আর তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে না। কী বলছিলে বলো।

আমি তোমাদের বলছিল্ম, সত্যযুগে মানুষ বই পড়ে শিখত না, খবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-উঠে জানা।

কী মানে হল ব্ৰুতে পাৰ্নছি নে।

একট্মন দিয়ে শোনো বলি। বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জান? দুঢ় বিশ্বাস।

জান, কিন্তু সে জানায় সাড়ে-পনেরো আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে তা হলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হত।

তা হলে তুমি বলতে চাও আমরা কিছ্বই জানি রে?

জানিই নে তো। সবাই মিলে ধরে নিয়েছি যে জানি, সেই আপোষে ধরে নেওয়ার উপরেই আমাদের কারবার।

কারবার তো ভালোই চলছে।

চলছে, কিন্তু এ সত্যয়্গের চলা নয়। সেই কথাই তোমাদের বলছিল্ম—সত্য-যাংগে মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোঁওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।

মেয়েদের মন প্রত্যক্ষকে আঁকড়ে থাকে; ভেবেছিলেম আমার কথাটা অত্যন্ত অবাস্ত্র ঠেকবে প্রপুর কাছে, ভালোই লাগবে না। দেখল্ম একট্র ঔৎস্কা হয়েছে। বললে, বেশ মজা।

একট্ব উত্তেজিত হয়ে উঠেই বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, আজকাল তো সায়ান্সে অনেক ব্বজ্ব্বিগ করছে: মরা মান্ব্যের গান শোনাচ্ছে, দ্বেরর মান্ব্যের চেহারা দেখাচ্ছে, আবার শ্বাছি সিসেকে সোনা করছে— তেমনি একদিন হয়তো এমন একটা বিদ্বাতের খেলা খেলাবে যে ইচ্ছে করলে একজন আর-একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু, তুমি তা হলে কী করবে। কিছ্রই ল্বকোতে পারবে না। সর্বনাশ! সব মানুষেরই যে লুকোবার আছে অনেক।

লুকোনো আছে বলেই লুকোবার আছে। যদি কারও কিছুই লুকোনো না থাকতু তা হলে দেখা-বিন্তি খেলার মতো সবার সব জেনেই লোকব্যবহার হত।

কিন্তু, লজ্জার কথা যে অনেক আছে।

লঙ্জার কথা সকলেরই প্রকাশ হলে লঙ্জার ধার চলে যেত।

আচ্ছা, আমার কথা কী বলতে যাচ্ছিলে তুমি।

সেদিন আমি তোমাকে জিগেস করেছিল্ম, তুমি যদি সতায্তো জন্মাতে তবে আপনাকে কী হয়ে দেখতে তোমার ইচ্ছে হত। তুমি ফস্ করে বলে ফেললে, কাব্লি বেড়াল।

প্রপে মসত খাপ্পা হয়ে বলে উঠল, কখ্খনো না। তুমি বানিয়ে বলছ। আমার সত্যম্পটা আমার বানানো হতে পারে কিন্তু তোমার ম্থের কথাটা তোমারই। ওটা ফস্করে আমি-হেন বাচালও বানাতে পারতুম না। এর থেকে তুমি কি মনে করেছিলে আমি খুব বোকা।

এই মনে করেছিল্ম যে, কাব্যলি বেড়ালের উপর অত্যন্ত লোভ করেছিলে অথচ কাব্যলি বেড়াল পাবার পথ তোমার ছিল না, তোমার বাবা বেড়াল জন্তুটাকে দেখতে পারতেন না। আমার মতে সত্যযুগে বেড়াল কিনতেও হত না, পেতেও হত না, ইচ্ছে করলেই বেড়াল হতে পারা যেত।

মান্ব ছিল্ম, বেড়াল হল্ম— এতে কী স্বিধেটা হল। তার চেয়ে যে বেড়াল কেনাও ভালো, না কিনতে পারলে না পাওয়া ভালো।

ঐ দেখো, সত্যযুগের মহিমাটা মনে ধারণা করতে পারছ না। সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়ালও হতে।

তোমার এ-সব কথার কোনো মানে নেই।

সত্যযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোমাদের অধ্যাপক প্রমথবাব্বর কাছে শ্বনেছিলে, আলোকের অণ্পরমাণ্ব বৃষ্টির মতো কণাবর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙগধারাও বটে। আমাদের সাধারণ বৃষ্টিতে ব্রিঝ, হয় এটা নয় ওটা; কিন্তু বিজ্ঞানের বৃষ্টিতে একই কালে দ্বটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি প্রপূত্র বটে, বেড়ালও বটে— এটা সত্যযুগের কথা।

দাদামশায়, যতই তোমার বয়স এগিয়ে চলছে ততই তোমার কথাগুলো অবোধ্য হয়ে উঠছে, তোমার কবিতারই মতো।

অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাব তারই পূর্বলক্ষণ।

সেদিনকার কথাটা কি ঐ কাব্যলি বেড়ালের পরে আর এগোল না।

এগিয়েছিল। স্কুমার এক কোণে বসে ছিল, সে স্বপ্নে কথা বলার মতো বলে উঠল, আমার ইচ্ছে করে শালগাছ হয়ে দেখতে।

স্কুমারকে উপহাসত করবার স্থােগ পেলে তুমি খ্রিণ হতে। ও শালগাছ হতে চায় শ্রুনে তুমি তো হেসে অস্থির। ও চমকে উঠল লঙ্জায়। কাজেই ও বেচারির পক্ষ নিয়ে আমি বললেম— দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল ফ্রলে, ওর মঙ্জার ভিতর দিয়ে কী মায়ামন্ত্রের অদ্শ্য প্রবাহ বয়ে যায় যাতে ঐ র্পের গন্ধের ভোজবাজি চলতে থাকে। ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইছা করে বই-কি! গাছ না হতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী করে।

আমার কথা শন্নে সন্কুমার উৎসাহিত হয়ে উঠল; বললে, আমার শোবার ঘরের জানলা থেকে যে শালগাছটা দেখা যায়, বিছানায় শন্যে শন্তর তার মাথাটা আমি দেখতে পাই; মনে হয়, ও স্বংন দেখছে।

শালগাছ স্বংন দেখছে শ্বনে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলে, কী বেকার মতো কথা। বাধা দিয়ে বলে উঠল্বম, শালগাছের সমস্ত জীবনটাই স্বংন। ও স্বংন চলে এসেছে বীজের থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে। পাতাগ্বলোই তো ওর স্বংন-কওয়া কথা।

স্কুমারকে বলল্ম, সেদিন যখন সকালবেলায় ঘন মেঘ করে বৃণ্টি হচ্ছিল আমি দেখল্ম, তুমি উত্তরের বারান্দায় রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে। কী ভাবছিলে বলো দেখি।

স্কুমার বললে, জানি নৈ তো কী ভাবছিল্ম।



আমি বলল্ম, সেই না-জানা ভাবনায় তরে গিয়েছিল তোমার সমস্ত মন মেঘেভরা আকাশের মতো। সেইরকম গাছগন্লো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনাই বর্ষায় মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়, শীতের সকালের রোদ্রে উম্জন্ন হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায় ওদের ডালে ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফ্লের মঞ্জরিতে।

আজও মনে পড়ে স্কুমারের চোখ দ্বটো কিরকম এতথানি হয়ে উঠল। সে বললে, আমি যদি গাছ হতে পারতুম তা হলে সেই বকুনি সিরসির করে আমার সমস্ত গা বেয়ে উঠত আকাশের মেঘের দিকে।

তুমি দেখলে স্কুমার আসরটা দখল করে নিচ্ছে। ওকে নেপথ্যে সরিয়ে তুমি এলে সামনে। কথা পাড়লে, আচ্ছা, দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও।

তোমার বিশ্বাস ছিল, আমি ম্যাস্টোডন কিংবা মেগাথেরিয়ম হতে চাইব—
কেননা, জীব-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সংগ্গ এর
কিছ্মিদন আগেই আলোচনা করেছি। তখন তর্ণ প্থিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকা
রকম করে জমাট হয়ে ওঠে নি তার মহাদেশ, গাছপালাগ্রেলার চেহারা ছিল
বিশ্বকর্তার প্রথম ত্লির টানের। সেইদিনকার আদিম অরণ্যে সেইদিনকার আনিশ্চত
শীতগ্রীক্ষের অধিকারে এই-সব ভীমকায় জন্তুগ্রলাের জীবষাত্রা চলছে কিরকম
করে তা স্পন্টর্পে কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মান্ম্য, এই কথাটা
তোমার শােনা ছিল আমার মুখে। প্থিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই
মহাকাব্য-যুগটাকে স্পন্ট করে জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে বুঝতে
পের্রেছিলে। তাই আমি যদি হঠাৎ বলে উঠতুম 'সেকালের রােয়াওয়ালা চার-দাঁতওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে', তা হলে তুমি খ্নিশ হতে। তোমার কাব্লি বেড়াল
হওয়ার থেকে এই ইচ্ছে বেশি দ্রে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো
আমার মুখে এ ইচ্ছেটাই ব্যক্ত হত। কিন্তু, স্কুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে
নির্মেছিল অন্য দিকে।

প্রপে বলে উঠল, জানি, জানি, স্কুমারদা'র সঙ্গেই তোমার মনের মিল ছিল বেশি।

আমি বলল্ম, তার একমার কারণ, ও ছিল ছেলে, আমিও ছেলে হয়েই জন্মে-ছিল্ম একদিন। ওর ভাবনার ছাঁচ ছিল আমারই শিশ্ব ভাবনার ছাঁচে। তুমি সেদিন তোমার খেলার হাঁড়িকুর্গড় নিয়ে ভাবী গৃহস্থালির যে স্বপনলোক বানিয়ে তুলে খ্রিশ হতে সেটা দেখতে পেতুম একট্ব তফাত থেকে। তুমি তোমার খেলার খোকাকে কোলে করে যখন নাচাতে, তার স্নেহের রসটা ষোলো আনা পাবার সাধ্য আমার ছিল না।

প্প্রবললে, আচ্ছা, সে কথা থাক্, সেদিন তুমি কী হতে ইচ্ছে করছিলে বলো।

আমি হতে চেয়েছিল্ম একথানা দৃশ্য অনেকথানি জায়গা জন্তে। সকালবেলার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পনুরোনো অশথগাছটা চণ্ডল হয়ে উঠেছে ছেলেমান্বের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উ'চুনিচু ডাঙায় ঝাপ্সা দেখাচ্ছে দলবাঁধা গাছ। সমস্তুটার পিছনে খোলা আকাশ; সেই আকাশে একটা স্নুদ্রতা, মনে হচ্ছে যেন অনেক দ্রের ও-পার থেকে একটা ঘণ্টার ধ্বনি ক্ষীণতম

হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্দুরে মিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে : বেলা যায়।
তোমার মুখ দেখে স্পণ্ট বোঝা গেল, একখানা গাছ হওয়ার চেয়ে নদী বন
আকাশ নিয়ে একখানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক
বেশি স্থিছাড়া বোধ হল।

স্কুমার বললে, গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে আর-কিছু, হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

স্কুমার বললে, তুমি যেটা বললে ওটা কি ছবিতে এংকছ।

হাঁ, একৈছি।

আমিও একটা আঁকব।

স্কুমারের স্পর্ধার কথা শানে তুমি বলে উঠলে, পারবে না কি তুমি আঁকতে। আমি বলল্ম, ঠিক পারবে। আঁকা হয়ে গেলে ভাই, তোমারটা আমি নেব, আমারটা তোমাকে দেব।

সেদিন এই পর্যক্ত হল আমাদের আলাপ।

এইবার আমাদের সেদিনকার আসরের শেষ কথাটা বলে নিই। তুমি চলে গেলে তোমার পায়রাকে ধান খাওয়াতে। স্কুমার তখনো বসে বসে কী ভাবতে লাগল। আমি তাকে বলল্ম, তুমি কী ভাবছ বলব?

भ्रक्रमात वलाल, वाला एपि।

তুমি ভেবে দেখছ, আরও কী হয়ে যেতে পারলে ভালো হয়—হয়তো প্রথম-মেঘ-করা আষাঢ়ের বৃণ্টি-ভেজা আকাশ, হয়তো প্রজোর ছ্র্টিতে ঘরমুখো পাল-তোলা পান্সিনোকোখানি। এই উপলক্ষ্যে আমি তোমাকে আমার জীবনের একটা কথা বলি। তুমি জান ধীর কে আমি কত ভালোবাসতুম। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর পেল্ম তার টাইফয়েড, সেই বিকেলেই চলে গেল্ম ম্রান্সিগঞ্জে তাদের বাড়িতে। সাত দিন, সাত রাত কাটল। সেদিন ছিল অত্যন্ত গরম, রোদ্র প্রথর। দূরে একটা কুকুর কর্ণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠছিল; শ্বনে মন খারাপ হয়ে যায়। বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ডুমুরগাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার উপরে। পাডার গয়লানি এসে জিগেস করলে, তোমাদের খোকাবাব, কেমন আছে গা। আমি বলল্ম, মাথার কন্ট, গা-জবালা আজ কমেছে। যারা সেবা করছিল তারা আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। দুজন ডাক্তার রুগি দেখে বেরিয়ে এসে ফিস্ ফিস্করে কী প্রামশ্ করলে; ব্রুঝলেম, আশার লক্ষণ নয়। চুপ করে বসে রইল্মুম; মনে হল, কী হবে শুনে। সায়াহের ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখা গেল সামনের মহা-নিমগাছের মাথার উপরে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দ্বের রাস্তায় পাট-বোঝাই গোরুর গাড়ির শব্দ আর শোনা যায় না। সমস্ত আকাশটা যেন ঝিম্ঝিম্ করছে। কী জানি কেন মনে মনে বলছি, পশ্চিম-আকাশ থেকে ঐ আসছে রাত্রির পিণী শান্তি, স্নিশ্ধ, কালো, স্তথ্ধ। প্রতিদিনই তো আসে কিন্তু আজ এল বিশেষ একটি মূতি নিয়ে, স্পর্শ নিয়ে। চোখ বুজে সেই ধীরে-চলে-আসা রাত্রির আবিভাব আমার সমস্ত অঙ্গকে মনকে যেন আবৃত করে দিলে। মনে মনে বলল্ম, ওগো শান্তি, ওগো রাহি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদি কালের দিদি। দিন-অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে আমার ধীর্রভাইকে: তার সকল জবালা ষাক জন্তিরে একেবারে।—দন্ট পহর পেরিয়ে গেল; একটা কালার ধর্নি উঠল রোগীর শিয়রের কাছ থেকে; নিস্তব্ধ রাস্তা বেয়ে গেল চলে ডান্ডারের গাড়ি তার ঘরে ফিরে। সেদিন আমার সমস্ত-মন-ভরা একটি রাত্তির র্প দেখেছি; আমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলন্ম, প্থিবী ষেমন তার স্বাতন্ত্য মিলিয়ে দেয় নিশীথের ধ্যানাবরণে।

কী জানি সনুকুমারের কী মনে হল; সে অধীর হয়ে বলে উঠল, আমাকে কিন্তু তোমার ঐ দিদি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অমন চুপিচুপি নিয়ে যাবে না। প্রজার ছর্টির দিনে যেদিন সকালে দশটা বাজবে, কাউকে ইম্কুলে যেতে হবে না, ছেলেরা সবাই যেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাট্বল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো করেই হঠাৎ মিলিয়ে যাব আকাশে ছর্টির দিনের রোদ্দর্রে।

শ্বনে আমি চুপ করে রইল্ম; কিছ্ব বলল্ম না।

পুর্পেদিদি বললে, কাল থেকে স্কুমারদা'র কথা তুমি প্রায়ই বলছ। তার মধ্যে আমার উপরে একট্বখানি খোঁচা থাকে। তুমি কি মনে কর তোমার ভালোবাসার অংশ নিয়ে স্কুমারদা'র সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার যে ঝগড়া ছিল সেটা এখনও আছে।

হয়তো একট্ম্পানি আছে বা। সেইটেকে একেবারে ক্ষইয়ে দেব বলেই বারবার তার কথা তুলি। আরও একট্ম্পানি কারণ আছে।

की कार्त्रण वट्णारे-ना।

কিছ্ম্দিন আগে স্কুমারের বাবা ডাক্তার নিতাই এসেছিলেন আমার কাছে বিদায় নিতে।

কেন, বিদায় নিতে কেন।

তোমাকে বলব মনে করেছিল্ম, বলা হয় নি। আজ বলি। নিতাই চাইলে স্কুমার আইন পড়ে, স্কুমার চাইলে সে ছবি আঁকা শেখে নন্দলালবাব্র কাছে। নিতাই বললে, ছবি আঁকা বিদ্যেয় আঙ্কল চলে, পেট চলে না।

স্কুমার বললে, আমার ছবির খিদে যত পেটের খিদে তত বেশি নয়।

নিতাই কিছ্ম কড়া করে বললে, সে কথাটা তোমার প্রমাণ করে দেবার দরকার হয় নি. পেট সহজেই চলে যাচেছ।

কথাটা বিশ্রী লাগল তার মনে, কিন্তু হেসে বললে, কথাটা সত্যি—এর প্রমাণ দেওয়া উচিত।

বাবা ভাবলে, এইবার ছেলে আইন পড়তে বসবে। স্কুমারের বরিশালের মাতামহ খেপা গোছের মান্য; স্কুমারের স্বভাবটা তাঁরই ছাঁচের, চেহারারও সাদৃশ্য আছে। দ্বজনের 'পরে দ্বজনের ভালোবাসা পরম বন্ধ্র মতো। পরামর্শ হল দ্বজনে মিলে; স্কুমার টাকা পেল কিছু, কখন চলে গেল বিলেতে কেউ জানে না। বাবাকে চিঠি লিখে গেল, আপনি চান না আমি ছবি আঁকা শিখি, শিখব না। আপনি চান অর্থকিরী বিদ্যা আয়ন্ত করব, তাই করতে চলল্ব্ম। যখন সমাপত হবে প্রণাম করতে আসব, আশীর্বাদ করবেন।

কোন্ বিদ্যে শিখতে গেল কাউকে বলে নি। একটা ডায়ারি পাওয়া গেল তার ডেম্পে। তার থেকে বোঝা গেল, সে য়ুরোপে গেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে। তার শেষ দিকটা ক্ষি করে এনেছি। ও লিখছে—

মনে আছে, একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চড়ে প্রপ্রদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উন্ধার করতে যাত্রা করেছিলমে আমাদের ছাদের এক ধার থেকে আর-এক ধারে। এবার চর্লেছি কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে। মুরোপে চন্দলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সূবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত প্রিথবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি তার দাদা-মশায়ের দেখাদেখি যে ছবি এ কেছিল্ম, দেখে প্রস্কাদিদি হেসেছিল। সেই দিন থেকে দশ বছর ধরে ছবি আঁকা অভ্যাস করেছি, কাউকে দেখাই নি। এখনকার আঁকা দুখানা ছবি রেখে গেলুম প্রপের দাদামশায়ের জন্যে। একটা ছবি জল-স্থল-আকাশের এক-তান সংগত নিয়ে, আর-একটা আমার বরিশালের দাদামশায়ের। প্রপের দাদামশায় ছবি দুটো দেখিয়ে পুর্পেদিদির সেদিনকার হাসি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তো ভালোই. नेहेल यन हि ए फरनन। आमात এবারকার যাত্রায় চন্দ্রলোকের মাঝ-পথেই পক্ষীরাজের পাখা ভাঙা অসম্ভব নয়। যদি ভাঙে তবে এক নিমেষে সত্যলোকে পেণছব, সূত্রপ্রদক্ষিণের পথে একেবারে মিলে যাব প্রথিবীর সঙ্গে। র্যাদ বেল্টে থাকি, আকাশের খেয়া-পারাপারে যদি নৈপূণ্য ঘটে, তা হলে একদিন প্পুদিদিকে নিয়ে শ্নাপথে পাড়ি দিয়ে আসব, মনে এই ইচ্ছে রইল। সত্যযুগে বোধ হয় ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল। চেষ্টা করব ধ্যানযোগে ইচ্ছেকেই ঘটনা বলে ধরে নিতে। ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা প্রথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বস্থির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উডে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উডতে চলেছি।

পর্পর্নিদি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিগেস করলে, সর্কুমারদার এখনকার খবর কী। আমি বলল্ম, সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তার বাবা বিলেতে সন্ধান করতে চলেছেন।

বিবর্ণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে।

আমি জানি, স্বকুমারের আঁকা সেই ছেলেমান্যি প্রপ্রিদিদি আপন ডেন্ফেল্বিয়ে রেখেছে।

আমি চশমাটা মুছে ফেলে চলে গেল্বম স্বকুমারদের বাড়ির ছাদে। সেই ভাঙা ছাতোটা সেখানে নেই, নেই সেই আতসবাজির আধপোড়া কাঠি  $\iota$ 

# তিন সঙ্গী

# রবিবার

আমার গলেপর প্রধান মানুষটি প্রাচীন ব্রাহ্মণপণিডত-বংশের ছেলে। বিষয়-ব্যাপারে বাপ ওকালতি ব্যবসায়ে আঁটি পর্যশ্ত পাকা, ধর্মকর্মে শাস্ত আচারের তীব্র জারক রসে জারিত। এখন আদালতে আর প্র্যাকটিস করতে হয় না। এক দিকে প্জা-অর্চনা আর-এক দিকে ঘরে বসে আইনের পরামর্শ দেওয়া, এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইহকাল পরকালের জোড় মিলিয়ে অতি সাবধানে চলেছেন। কোনো দিকেই একট্ন পা ফসকায় না।

এই রকম নিরেট আচারবাঁধা সনাতনী ঘরের ফাটল ফ্রুড়ে যদি দৈবাৎ কাঁটা-ওয়ালা নাঙ্গিতক ওঠে গজিয়ে, তা হলে তার ভিত-দেয়াল-ভাঙা মন সাংঘাতিক ঠেলা মারতে থাকে ইণ্টকাঠের প্রাচীন গাঁথ,নির উপরে। এই আচারনিন্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে দুর্দান্ত কালাপাহাড়ের অভ্যুদ্য হল আমাদের নায়কটিকে নিয়ে।

তার আসল নাম অভয়াচরণ। এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল করে করলে অভীককুমার। তা ছাড়া ও জানে যে প্রচলিত নম্নার মান্য ও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘে বার্ঘেষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে।

অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ গোরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষা, চিব্লকটা ঝ্লুকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বির্দ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। আর ওর ম্লিট্যোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে তারা একে শতহস্ত দ্রের বর্জনীয় বলে গণ্য করত।

ছেলের নাস্তিকতা নিয়ে বাপ অন্বিকাচরণ বিশেষ উদ্বিশ্ন ছিলেন না। মুস্ত তাঁর নজির ছিল প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, তাঁর আপন জেঠামশায়। বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তর্কশান্তের গোলন্দাজ, চতুষ্পাঠীর মাঝখানে বসে অনুস্বার-বিসগ ওয়ালা গোলা দাগেন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে। হিন্দ্রসমাজ হেসে বলে 'গোলা থা ডালা', দাগ পড়ে না সমাজের পাকা প্রাচীরের উপরে। আচারধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় দুর্লিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শ্ন্যে আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না। কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের গাদার উদ্দেশে। ঘরের চার দিকে মোরগদম্পতিদের অপ্রতিহত সঞ্চরণ সর্বাদাই মুখরধর্বনিতে প্রমাণ করত তাদের উপর বাড়ির বড়ো-বাব্রর আভ্যনতরিক আকর্ষণ। এ-সমস্ত ন্লেচ্ছাচারের কথা ক্ষণে ক্ষণে বাপের কানে পেণিচেছে, সে তিনি কানে তুলতেন না। এমন কি, বন্ধ্ভাবে যে ব্যক্তি তাঁকে খবর দিতে আসত, সগর্জনে দেউড়ির অভিমুখে তার নিগমনপথ দ্রুত নির্দেশ করা হত। অপরাধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হলে সমাজ নিজের গরজে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু অবশেষে অভীক একবার এত বাড়াবাড়ি করে বসল যে তার অপরাধ অস্বীকার করা অসম্ভব হল। ভদুকালী ওদের গৃহদেবতা, তাঁর খ্যাতি ছিল জাগ্রত বলে। অভীকের সতীর্থ বেচারা ভজ্ব ভারি ভয় করত ওই দেবতার অপ্রসন্নতা। তাই অসহিষদ্ধ হয়ে তার ভক্তিকে অগ্রন্থেয় প্রমাণ করবার জন্যে

প্রজার ঘরে অভীক এমন-কিছ্ম অনাচার করেছিল যাতে ওর বাপ আগ্নন হয়ে বলে উঠলেন, 'বেরো আমার ঘর থেকে, তোর মুখ দেখব না।' এতবড়ো ক্ষিপ্রবেগের কঠোরতা নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহারণপশ্ভিত-বংশের চরিত্রেই সম্ভব।

ছেলে মাকে গিয়ে বললে, "মা, দেবতাকে অনেককাল ছেড়েছি. এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাত বাহ্বা। কিন্তু জানি বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই। ওইখানে কোনো দেবতার দেবতাগিরি খাটেনা, তা যত বড়ো জাগ্রত হোন-না তিনি।"

মা চোখের জল মৃছতে মৃছতে আঁচল থেকে খুলে ওকে একখানি নোট দিতে গেলেন। ও বললে, "ওই নোটখানায় যখন আমার অত্যন্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই তোমার হাত থেকে নেব। অলক্ষ্মীর সংগে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঞ্চনোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।"

অভীকের সম্বন্ধে আরও দুটো-একটা কথা বলতে হবে। জীবনে ওর দুটি উলটো জাতের শখ ছিল, এক কলকারথানা জোড়াতাড়া দেওয়া. আর-এক ছবি আঁকা। ওর বাপের ছিল তিনথানা মোটরগাড়ি, তাঁর মফস্বল-অভিযানের বাহন। যন্দ্রবিদ্যায় ওর হাতেখড়ি সেইগুলো নিয়ে। তা ছাড়া তাঁর ক্লায়েণ্টের ছিল মোটরের কারথানা, সেইখানে ও শখ করে বেগার খেটেছে অনেকদিন।

অভীক ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল সরকারী আর্টস্কুলে। কিছ্কালের মধ্যেই ওর এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, আর বেশিদিন শিখলে ওর হাত হবে কলে-তৈরি, ওর মগজ হবে ছাঁচে-ঢালা। ও আর্টিস্ট, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জাের আওয়াজে। প্রদর্শনী বের করলে ছবির, কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরল আধ্যাকি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান। ও যতই গর্জন করে বললে 'আমি আর্টিস্ট', ততই তার প্রতিধ্বনি উঠতে থাকল একদল লােকের ফাঁকা মনের গ্রহায়, তারা অভিভূত হয়ে গেল। শিষা এবং তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শিষ্যা জমল ওর পরিমণ্ডলীতে। তারা বির্দ্ধিদলকে আখ্যা দিল ফিলিস্টাইন। বলল ব্রেজায়া।

অবশেষে দ্বদিনের সময় অভীক আবিষ্কার করলে যে তার ধনী পিতার তহবিলের কেন্দ্র থেকে আর্টিন্টের নামের 'পরে যে রজতচ্ছটা বিচ্ছ্বরিত হত তারই দীপ্তিতে ছিল তার খ্যাতির অনেকখানি উষ্জ্বলতা। সংখ্য সংখ্য সে আর-একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল যে অর্থভাগ্যের বঞ্চনা উপলক্ষ্য করে মেরেদের নিষ্ঠায় কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি। উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত দ্বই চক্ষ্ব বিস্ফারিত করে উচ্চমধ্বর কপ্ঠে তাকে বলছে আর্টিস্ট। কেবল নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে সন্দেহ করেছে যে স্বয়ং তারা দ্বই-একজন ছাড়া বাকি সবাই আর্টের বোঝে না কিছ্বই, ভাডামি করে, গা জ্বলে যায়।

অভীকের জীবনে এর পরবতী ইতিহাস স্বদীর্ঘ এবং অপপন্ত। ময়লা ট্রপি আর তেলকালিমাথা নীলরঙের জামা-ইজের পরে বার্নকোম্পানির কারথানায় প্রথমে মিন্দ্রিগিরি ও পরে হেডমিন্দ্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে। ম্বলমান খালাসিদের দলে মিশে চার প্রসার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্তানিষিদ্ধ পশ্বমাংস খেয়ে ওর দিন কেটেছে সম্তায়। লোকে বলেছে, ও ম্বসলমান হয়েছে; ও বলেছে, ম্বলমান কি নাম্তিকের চেয়েও বড়ো। হাতে যথন কিছ্ম্ টাকা জমল তথন অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে আবার সে পূর্ণ পরিস্ফর্ট আর্চিন্টর্পে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল। শিষ্য জন্টল, শিষ্যা জন্টল।

চশমাপরা তর্ণীরা তার স্ট্রডিয়োতে আধ্রনিক বে-আর্ রীতিতে ষে-সব নগন-মনস্তত্ত্বে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে। প্রস্প্র প্রস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত ও অংগ্রিলিনির্দেশি করে বললে, পজিটিভ্লি ভাল্গর।

বিভা ছিল এই দলের একেবারে বাইরে। কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শ্রের্। অভীকের বয়স তখন আঠারো, চেহারায় নবযৌবনের তেজ ঝক্ঝক্ করছে, আর তার নেতৃত্ব বড়োবয়সের ছেলেরাও স্বভাবতই নিয়েছে স্বীকার করে।

রাহমুসমাজে মান্ম হয়ে প্রম্দের সঙ্গে মেশবার সংকোচ বিভার ছিল না। কিন্তু কলেজে বাধা ঘটল। তার প্রতি কোনো কোনো ছেলের অশিষ্টতা হাসিতে কটাক্ষে ইণ্গিতে আভাসে স্ফ্রিত হয়েছে। কিন্তু একদিন একটি শহ্রের ছেলের অভদ্রতা বেশ একট্র গায়ে-পড়া হয়ে প্রকাশ পেল। সেটা অভীকের চোথে পড়তেই সেই ছেলেটাকে বিভার কাছে হিড়্হিড়্ করে টেনে নিয়ে এসে বললে, 'মাপ চাও'। মাপ তাকে চাইতেই হল নতশিরে আমতা আমতা করে। তার পর থেকে অভীক দায় নিল বিভার রক্ষাকর্তার। তা নিয়ে সে অনেক বর্ফোক্তর লক্ষ্য হয়েছে, সমস্তই ঠিকরে পড়েছে তার চওড়া ব্রকের উপর থেকে। সে গ্রাহাই করে নি। বিভা লোকের কানাকানিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেছে কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে একটা রোমাঞ্কর আনন্দও দিয়েছিল।

বিভার চেহারায় র্পের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। কেমন করে মন টানে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। অভীক ওকে একদিন বলেছিল, "অনাহ্তের ভোজে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। কিন্তু তোমার সোন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের; লিওনার্ডো ডা ভিণ্ডির ছবির সঙ্গেই মেলে, ইনস্কুটেব্ল্।"

একদা কলেজের পরীক্ষায় বিভা অভীককে ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে তার অজস্ত্র কাল্লা আর বিষম রাগ। এ যেন তার নিজের অসম্মান। বললে, "তুমি দিনরাত কেবল ছবি এংকে এংকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়, আমার লঙ্জা করে।"

কথাটা দৈবাং পাশের বারান্দা থেকে কানে যেতেই বিভার এক সখী চোখ টিপে বলেছিল, "মরি মরি, তোমারি গরবে গরবিনী আমি, র্পসী তোমারি র্পে।"

অভীক বললে, "মুখস্থ বিদ্যার দিগ্গজেরা জানেই না আমি কোন্ মার্কাশ্ন্য পরীক্ষার পাশ করে চলেছি। আমার ছবি আঁকা নিয়ে তোমার চোখে জল
পড়ে, আর তোমার শ্কনো পন্ডিতি দেখে আমার চোখের জল শ্বিকয়ে গেল।
কিছ্বতেই ব্রবে না, কেননা তোমরা নামজাদা দলের পায়ের তলায় থাক চোখ
ব্রুজে, আর আমরা থাকি বদনামি দলের শিরোমাণ হয়ে।"

এই ছবির ব্যাপারে দ্বজনের মধ্যে তীর একটা দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি ব্রুতেই পারত না সেকথা সতিয়। অন্য মেরেরা যখন ওর আঁকা যা-কিছ্ব নিয়ে হই-হই করত, সভা করে গলায় মালা পরাত, সেটাকে বিভা অশিক্ষিতের ন্যাকামি মনে করে লঙ্জা পেত। কিন্তু তীর ক্ষোভে ছট্ফট্ করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোকে ওর ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করছে, বিভাও ষে মনে মনে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহয়। কেবলই এই কম্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও মুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধননি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।

রবিবার সকালবেলা। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা থেকে ফিরে এসেই বিভা দেখতে পেলে অভীক বসে আছে তার ঘরে। বইয়ের পার্সেলের রাউন মোড়ক ছিল আবর্জনার ঝর্ড়িতে। সেইটে নিয়ে কালি-কলমে একখানা আঁচড়কাটা ছবি আঁকছিল।

বিভা জি**ভাসা** করল, "হঠাৎ এখানে যে।"

অভীক বললে, "সংগত কারণ দেখাতে পারি, কিল্তু সেটা হবে গোণ, মুখ্য কারণটা খুলে বললে সেটা হয়তো সংগত হবে না। আর যাই হোক, সন্দেহ কোরো না যে চুরি করতে এসেছি।"

বিভা তার ডেপ্কের চোকিতে গিয়ে বসল, বললে, "দরকার যদি হয় না-হয়

र्हात कतल, भानिएम খবत एव ना।"

অভীক বললে, "দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিতাই আছি। পরের ধন হরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই পুণাকর্ম, পারি নে পাছে অপবাদটা দাগা দের পবিত্র নাস্তিক মতকে। ধার্মিকদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের নেতি দেবতার ইজ্জত বাঁচাতে।"

"অনেকক্ষণ তুমি বসে আছ?"

"তা আছি, বলৈ বলে সাইকলজির একটা দ্বংসাধ্য প্রব্লেম মনে মনে নাড়াচাড়া করিছি যে তুমি পড়াশ্বনো করেছ, আর বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ব্বন্ধিস্বন্ধিও কিছ্ব আছে, তব্ব ভগবানকে বিশ্বাস কর কী করে। এখনও সমাধান করতে পারি নি। বোধ হয় বার বার তোমার এই ঘরে এসে এই রিসর্চের কাজটা আমাকে সম্পূর্ণে করে নিতে হবে।"

"আবার বুঝি আমার ধর্মকে নিয়ে লাগ**লে**?"

"তার কারণ তোমার ধর্ম যে আমাকে নিয়ে লেগেছে। আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেটা মর্মঘাতী। সে আমি ক্ষমা করতে পারি নে। তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস কর আমি তাকে করি নে বৃদ্ধি আছে বলে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই তুমি অব্বের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস কর-না কেন। তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পার না। আমার ধর্মের শ্রেণ্ঠতা এইখানে। সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য, এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যে একটি দেবতাও নেই আমার সামনে।"

বিভা চুপ করে বসে রইল। খানিকবাদে অভীক বলে উঠল, "তোমার ভগবান কি আমার বাবারই মতো। আমাকে ত্যাজ্যপত্র করেছেন?"

"আঃ কী বকছ।"

অভীক জানে বিয়ে না করবার শক্ত কারণটা কোন্খানে। কথাটা বিভাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চায়, বিভা চুপ করে থাকে।

জীবনের আরম্ভ থেকেই বিভা তার বাবারই মেয়ে সম্প্রণর্পে। এত ভালোবাসা, এত ভক্তি সে আর-কোনো মান্যকে দিতে পারে নি। তার বাপ সতীশও এই মেয়েটির উপরে তাঁর অজস্র স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। তাই নিয়ে ওর মার মনে একট্র ঈর্ষা ছিল। বিভা হাঁস পুরেছিল, তিনি কেবলই খিট্খিট্ করে বলোছিলেন, 'ওগুলো বন্ধ বেশি ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে।' বিভা আসমানি রঙের শাড়ি জ্যাকেট করিয়েছিল, মা বলেছিলেন, 'এ কাপড় বিভার রঙে একট্রও মানায় না।' বিভা তার মামাতো বোনকে খুব ভালোবাসত। তার বিয়েতে ষেতে চাইলেই মা

वरल वन्नरलन, 'रमथात भगारली त्रा।'

মায়ের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে বাপের উপরে বিভার নির্ভার আরও গভীর এবং মঙ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

মার মৃত্যু হয় প্রথমেই। তার পরে ওর বাপের সেব। অনেকদিন পর্যন্ত ছিল বিভার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই স্নেহশীল বাপের সমণ্ত ইচ্ছাকে সে নিজের ইচ্ছা করে নিয়েছে। সতীশ তাঁর বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েকে। কিন্তু ট্রাম্টীর হাতে। নিয়মিত মাসহারা বরান্দ ছিল। মোট টাকাটা ছিল উপযুক্ত পাত্রের উন্দেশে বিভার বিবাহের অপেকায়। বাপের আদর্শে এই উপযুক্ত পাত্র কে তা বিভা জানত। অন্তত অনুপ্রযুক্ত যে কে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। একদিন অভীক এ কথা তুলেছিল, বলেছিল, "ঘাঁকে তুমি কণ্ট দিতে চাও না, তিনি তো নেই, আর কন্ট যাকে নিষ্ঠার ভাবে বাজে, সেই লোকটাই আছে বেকে। হাওয়ায় তুমি ছর্মি মারতে বাথা পাও, আর দরদ নেই এই রক্তমাংসের ব্রকের পরে।" শ্রুনে বিভা কাদতে কাদতে চলে গেল। অভীক ব্রক্ষেত্ল, ভগবানকে নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু বাবাকে নিয়ে নয়।

বেলা প্রায় দশটা। বিভার ভাইঝি স্ক্রিস্ম এসে বললে, "পিসিমা বেলা হয়েছে।" বিভা তার হাতে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বললে, "তুই ভাঁড়ার বের করে দে। আমি এর্খান যাচ্ছি।"

বেকারদের কাজের বাঁধা সীমা না থাকাতেই কাজ বেড়ে যায়। বিভার সংসারও সেইরকম। সংসারের দায়িত্ব আত্মীয়পক্ষে হালকা ছিল বলেই অনাত্মীয়পক্ষে হয়েছে বহুবিস্তৃত। এই ওর আপনগড়া সংসারের কাজ নিজের হাতে করাই ওর অভ্যাস, চাকরবাকর পাছে কাউকে অবজ্ঞা করে। অভীক বললে, "অন্যায় হবে তোমার এখনই যাওয়া, কেবল আমার 'পরে নয়, স্বৃষ্পির 'পরেও। ওকে স্বাধীন কর্তৃত্বের সময় দাও না কেন। ভোমিনিয়ন স্টাটস্, অন্তত আজকের মতো। তা ছাড়া আমি তোমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করতে চাই, কখনও তোমাকে কাজের কথা বলি নি। আজ বলে দেখব। নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

বিভা বললে. "তাই হোক, বাকি থাকৈ কেন।"

পকেট থেকে অভীক চামড়ার কেস বের করে খুলে দেখালে। একটা কর্বজি-ঘড়ি। ঘড়িটা প্লাটিনমের, সোনার মণিবন্ধ, হীরের ট্রকরোর ছিট দেওয়া। বললে, "তোমাকে বেচতে চাই।"

"অবাক করেছ, বেচবে?"

"হাঁ. বেচব. আশ্চর্য হও কেন।"

বিভা মুহুত্কাল স্তব্ধ থেকে বললে, "এই ঘড়ি যে মনীষা তোমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। মনে হচ্ছে তার বুকের বাথা এখনও ওর মধ্যে ধুক্ধুক্ করছে। জান সে কত দ্বঃখ পেয়েছিল, কত নিন্দে সয়েছিল আর কত দ্বঃসাধ্য অপবায় করেছিল উপহারটাকে তোমার উপযুক্ত করবার জন্যে?"

অভীক বললে, "এ ঘড়ি সেই তো দিয়েছিল, কে দিয়েছে শেষ পর্যক্ত জানতেই দেয় নি। কিন্তু আমি তো পোর্ত্তালক নই যে ব্রেকর পকেটে এই জিনিসটার বেদি বাঁধিয়ে মনের মধ্যে দিনরাত শাঁখঘণ্টা বাজাতে থাকব।"

"আশ্চর' করেছ তুমি। ৢএই ক'মাস হল সে টাইফয়েডে—" "এখন সে তো স ৢখদৢঃখের অতীত।" "শেষ মুহুতে পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছিল যে তুমি তাকে ভালোবাসতে।"

"তুল বিশ্বাস করে নি।"

"তবে ?"

"তবে আবার কী। সে নেই, কিন্তু তার ভালোবাসার দান আজও যদি আমাকে ফল দেয় তার চেয়ে আর কী হতে পারে।"

বিভার মুখে অত্যন্ত একটা পীড়ার লক্ষণ দেখা দিল। একট্মুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে. "এত দেশ থাকতে আমার কাছে বেচতে এলে কেন।"

"কেননা জানি তুমি দর-ক্ষাক্ষি করবে না।"

"তার মানে কলকাতার বাজারে আমিই কেবল ঠকবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি ?"

"তার মানে ভালোবাসা খ্রাশ হয়ে ঠকে।"

এমন মান্বের 'পরে রাগ করা শস্ত, জোরের সঙ্গে ব্রক ফর্নিরে ছেলেমান্রি। কিছ্বতে যে লঙ্জার কারণ আছে তা যেন ও জানেই না। এই ওর অকৃত্রিম অবিবেক, এই যে উচিত-অন্তিতের বেড়া অনায়াসে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলা, এতেই মেয়েদের স্নেহ ওকে এত করে টানে। ভর্ণসনা করবার জাের পায় না। কর্তব্যবোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধর্লাে নেয়। আর যে-সব দর্দাম দ্রনেতের কােনাে বালাই নেই ন্যায়-অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহ্বন্ধনে বাঁধে।

ডেস্কের ব্লটিঙকাগজটার উপর খানিকক্ষণ নীল পেনসিলের দাগ-কাটাকাটি করে শেষকালে বিভা বললে, "আচ্ছা, যদি আমার হাতে টাকা থাকে তবে অমানি তোমাকে দেব। কিন্তু তোমার ওই ঘড়ি আমি কিছু,তেই কিনব না।"

উত্তেজিত কপ্টে অভীক বললে, "ভিক্ষা? তোমার সমান ধনী যদি হতুম, তা হলে তোমার দান নিতুম উপহার বলে, দিতুম প্রত্যুপহার সমান দামের। আচ্ছা, প্রে,মের কর্তব্য আমিই বরণ্ড কর্রছি। এই নাও এই ঘডি, এক প্রসাও নেব না।"

বিভা বললে, "মেয়েদের তো নেবারই সম্বন্ধ। তাতে কোনো লঙ্জা নেই। তাই বলে এ ঘড়ি নয়। আচ্ছা শুনি, কেন তুমি ওটা বিক্রি করছ।"

"তবে শোনো, তুমি তো জান, আমার অত্যন্ত বেহায়া একটা ফোর্ড গাড়ি আছে। সেটার চালচলনের ঢিলেমি অসহ্য। কেবল আমি বলেই ওর দশম দশা ঠেকিয়ে রেখেছি। আটশো টাকা দিলেই ওর বদলে ওর বাপদাদার বয়সী একটা প্ররোনো ক্রাইসলার পাবার আশা আছে। তাকে নতুন করে তুলতে পারব আমার নিজের হাতের গুণে।"

"কী হবে ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"বিয়ে করতে যাব না।"

"এমন ভদ্র কাজ তমি করবে, এ সম্ভব নয়।"

"ধরেছ ঠিক। তাঁহলে প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি— শীলাকে দেখেছ, কুলদা মিত্তিরের মেয়ে?"

"দেখেছি তোমারই পাশে যখন-তখন যেখানে-সেখানে।"

"আমার পাশেই ও ব্রুক ফ্রালিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আরও পাঁচজনকে ঠেকিয়ে। ও যে প্রগতিশীলা। ভদ্রসম্প্রদায়ের পিলে চমকে যাবে, এইটেতেই ওর আনন্দ।"

"শাব্ধ্ব কি তাই, মেয়ে-সম্প্রদায়ের ব্বকে শোল বি'ধবে, তাতেও আনন্দ কম নয়।"

"আমারও মনে ছিল ওই কথাটা, তোমার মুখে শোনাল ভালো। আচ্ছা মন খুলে বলো, ওই মেয়েটির সৌন্দর্য কি অন্যায় রকমের নয়, যাকে বলা যেতে পারে বিধাতার বাড়াবাড়ি।"

"সুন্দরী মেয়ের বেলাতেই বিধাতাকে মান বুঝি?"

"নিন্দে করবার দরকার হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করতে হয়। দ্বংখের দিনে যখন অভিমান করবার তাগিদ পড়েছিল, তখন রামপ্রসাদ মাকে খাড়া করে বলেছিলেন, তোমাকে মা বলে আর ডাকব না। এতদিন ডেকে যা ফল হয়েছিল, না ডেকেও ফল তার চেয়ে বেশি হবে না, মাঝের থেকে নিন্দে করবার ঝাঁজটা ভক্ত মিটিয়ে নিলেন। আমিও নিন্দে করবার বেলায় বিধাতার নাম নির্মোছ।"

"নিন্দে কিসের।"

"বলছি। শীলাকে আমার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল্ম ফ্রটবলের মাঠ থেকে খড়্খড়্ শব্দ করতে করতে, পিছনের পদাতিকদের নাসারশ্বে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে। এমনসময় পাকড়াশিগিল্লি—ওকে জান তো, লম্বা গজের অতু্যন্তিতেও ওকে চলনসই বলতে গেলে বিষম খেতে হয়়— সে আসছিল কোথা থেকে তার নতুন একটা ফায়াট গাড়িতে। হাত তুলে আমাদের গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে পথের মধ্যে খানিকক্ষণ হাঁ-ভাই-ও-ভাই করে নিলে। আর ক্ষণে ক্ষণে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল আমার রঙ-চটে-যাওয়া গাড়ির হ্বড় আর জরাজীর্ণ পাদানটার দিকে। তোমাদের ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশি উচুনিচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এ রক্ম মনের আগ্বন জ্বালিয়ে দিতেন না।"

"তাই বুঝি তুমি—"

"হাঁ, তাই ঠিক করেছি, যত শিগ্গির পারি শীলাকে ক্রাইসলারের গাড়িতে চাড়িয়ে পাকড়াশিগিল্লির নাকের সামনে দিয়ে শিঙা বাজিয়ে চলে যাব। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সতিয় করে বলো, তোমার মনে একট্মখানি খোঁচা কি—"

"আমাকে এর মধ্যে টান কেন। বিধাতা আমার রূপ নিয়ে তো খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেন নি। আর আমার গাড়িখানাও তোমার গাড়িখানার উপর টেক্কা দেবার যোগ্য নয়।"

অভীক তাড়াতাড়ি চোকি থেকে উঠে মেঝের উপর বিভার পায়ের কাছে বসে তার হাত চেপে ধরে বললে, "কার সঙ্গে কার তুলনা। আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য, আমি বলছি, তুমি আশ্চর্য। আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোন্দিন ফস করে মেনে বসব তোমার ভগবানকে। শেষে কোনো কালে আর আমার পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার ঈর্ষা আমি কিছ্বতেই জাগাতে পারল্ম ন। অন্তত সেটা জানতে দিলে না আমাকে। অথচ তুমি জান—"

"চুপ করো। আমি কিছ জানি নে। কেবল জানি অভ্তত, তুমি অভ্তত, স্থিত-

কতার তুমি অট্রাসি।"

অভীক বললে, "আমাকে তুমি মুখ ফ্রটে বলবে না, কিন্তু নিশ্চিত ব্রুতে পারি, শীলার সদ্বন্ধে তুমি আমার সাইকলজি জানতে চাও। ওকে আমার ঘোরতর অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। অলপবয়সে যেমন করে সিগারেট অভ্যাস হয়েছিল। মাথা ঘ্রত তব্ ছাড়তুম না। মুঝি লাগত তিতো, মনে লাগত গর্ব। ও জানে কী করে দিনে দিনে মোতাত জমিয়ে তুলতে হয়। মেয়েদের ভালোবাসায় যে মদট্কু আছে, সেটাতে আমার ইন্স্পিরেশন। আমি আর্টিস্ট। ও যে আমার পালের হাওয়া। ও নইলে আমার তুলি যায় আটকে বালির চরে। ব্রুতে পারি, আমার পাশে বসলে শীলার হুণিপিন্ডে একটা লালরঙের আগ্রুন জরলতে থাকে, ডেন্জার সিগ্নাল, তার তেজ প্রবেশ করে আমার শিরায় শিরায়।— দোষ নিয়ো না তপস্বিনী, ভাবছ সেটাতে আমার বিলাস, না গো না, সেটাতে আমার প্রয়োজন।"

"তাই তোমার এত প্রয়োজন ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"তা স্বীকার করব। শীলার মধ্যে যথন গর্ব জাগে তখন ওর ঝলক বাড়ে। মেয়েদের এত গয়না কাপড় জোগাতে হয় সেইজন্যেই। আমরা চাই মেয়েদের মাধ্র্য, ওরা চায় প্ররুষের ঐশ্বর্ষ। তারই সোনালি প্র্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাক্সাউন্ড। প্রকৃতির এই ফন্দি প্রুষ্দের বড়ো করে তোলবার জন্যে। সত্যি কি না বলো।"

"সতিয় হতে পারে। কিন্তু কাকে বলে ঐশ্বর্য তাই নিয়ে তর্ক। ক্রাইসলারের গাড়িকে যারা ঐশ্বর্য বলে, আমি তো বলি, তারা প্রের্যকে ছোটো করবার দিকে টানে।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "জানি জানি, তুমি যাকে ঐশ্বর্য বল তারই সবেশিচ চ্ড়ায় তুমি আমাকে পেশিছিয়ে দিতে পারতে। তোমার ভগবান মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।"

অভীকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিভা বললে, "ওই এক কথা বার বার বোলো না। আমি তো বরাবর উলটোই শুনেছি। বিয়েটা আটি চেটর পক্ষে গলার ফাস। ইন্স্পিরেশনের দম বন্ধ করে দেয়। তোমাকে বড়ো করতে যদি পারতুম, আমার যদি সে শক্তি থাকত তা হলে—"

অভীক ঝেঁকে উঠে বললে, "পারতুম কী, পেরেছ। আমার এই দুঃখু যে আমার সেই ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পার নি। যদি পারতে তা হলে তোমার ধর্মকর্মের সব বাঁধন ছি'ড়ে আমার সভিগনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে: কোনো বাধা মানতে না। তরী তীরে এসে পেছিয় তব্ব যাত্রী তীথে ওঠবার ঘাট খুঁজে পায় না। আমার হয়েছে সেই দশা। বী, আমার মধ্করী, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিভকার করবে বলো।"

"যখন আমাকে তোমার আর দরকার হবে না।"

"ও-সব অত্যন্ত ফাঁপা কথা। অনেকখানি মিথ্যের হাওয়া দিয়ে ফ্রলিয়ে তোলা। স্বীকার করো, 'আমাকে না হলে নয়' বলে জেনেই উৎকিণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন। সে কি আমার কাছে ল্বকোবে।"

"এ কথা বলেই বা কী হবে, লুকোবই বা কেন। মনে যাই থাক্, আমি কাঙালপনা করতে চাই নে।"

"আমি চাই, আমি কাঙাল। আমি দিনরাত বলব, আমি চাই, আমি তোমাকেই চাই।"

"আর সেই সঙেগ বলবে, আমি ক্রাইসলারের গাড়িও চাই।"

"ওই তো, ওটা তো জেলাসি। পর্বতো বহিষ্মান ধ্মাণ। মাঝে মাঝে ঘনিরে উঠ্বক ধোঁয়া জেলাসির, প্রমাণ হোক ভালোবাসার অন্তর্গ তে আগ্বন। নিবে-যাওয়া ভল্ক্যানো নয় তোমার মন। তাজা ভিস্বভিয়স।" বলে দাঁড়িয়ে উঠে অভীক হাত তুলে বললে, "হ্র্রে।"

"এ কী ছেলেমান্মি করছ। এইজন্যেই ব্রিঝ আজ সকালবেলায় এসেছিলে আগে থাকতে প্ল্যান করে?"

"হাঁ এইজনোই। মানছি সে কথা। নইলে এমন মৃশ্ধ কেউ কেউ জানা আছে যাকে এ ঘড়ি এখনি বেচতে পারি বিনা ওজরে অন্যায় দামে। কিল্কু তোমার কাছে কেবল তো দাম চাইতে আসি নি, যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে অঞ্জাল পাততে চেয়েছিলেম। কিল্কু হতভাগার ভাগো না হল এটা, না হল এটা।"

"কেমন করে জানলে। ভাগ্য তৌ সব সময় দেখাবিশ্তি খেলে না। কিন্তু দেখো, একটা কথা তোমাকে বিল— তুমি মাঝে মাঝে আমাকে জিগ্গেসা করেছ ভোমার লীলাখেলা দেখে আমার মনে খোঁচা লাগে কি না। সত্য কথা বিল, লাগে খোঁচা।" অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "এটা তো স্কুসংবাদ।"

বিভা বললে, "অত উৎফ্লুল হোয়ো না। এ জেলাসি নয়, এ অপমান। মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সখ্য, এই অসভ্য অসংকোচ, এতে সমুহত মেয়েজাতের প্রতি তোমার অশ্রুষা প্রকাশ পায়। আমার ভালো লাগে না।"

"এ তেমার কী রকম কথা হল। শ্রন্থার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নেই? জাতকে-জাত যেখানে যাকেই দেখব শ্রন্থা করে করে বেড়াব? মাল যাচাই নেই, একেশারে wholesale শ্রন্থা? একে বলে protection, ব্যাবসাদারিতে বাইরে থেকে কৃত্রিম মাস্থল চাপিয়ে দর-বাড়ানো।"

"মিথো তক' কোরো না।"

"অর্থাৎ তুমি তর্ক করবে, আমি করব না। একেই বলে, 'দিন ভয়ংকর, মেয়েরা বাক্য কবে কিন্তু প্রব্নুষরা রবে নির্ত্তর'।"

"অভী, তুমি কেবলই কথা-কাটাকাটি করবার অছিলা খ্রাজহ। বেশ জান আমি বলতে চাইছিল্ম, মেয়েদের থেকে স্বভাবত একটা দ্রেম্ব বাঁচিয়ে চলাই প্রের্বের পক্ষে ভদ্রতা।"

"প্ৰভাবত দ্বেছ বাঁচানো, না অপ্ৰভাবত? আমরা মডান্, মেকি ভদ্ৰতা মানি নে, খাঁটি স্বভাবকে মানি। শীলাকে পাশে নিয়ে ঝাঁকানি-দেওয়া ফোর্ডাগাড়ি চালাই, স্বাভাবিকতা হচ্ছে তার পাশাপাশিটাই। ভদ্ৰতার খাতিরে মাঝখানে দেড়-হাত জায়গা রাখলে অশ্রম্বা করা হত স্বভাবকে।"

"অভী, তোমরা নিজের থেকে মেয়েদের বিশেষ মৃল্য দিয়ে দামী করে তুলেছিলে, তাদের খেলো কর নি নিজের গরজেই। সেই দান আজ যদি ফিরিয়ে নাও নিজের খুশিকেই করবে সহতা, ফাঁকি দেবে নিজের পাওনাকেই। কিন্তু মিথো বকছি মডার্ন কালটাই খেলো।"

অভীক জবাব দিলে, "খেলো বলব না, বলব বেহায়া। সেকালের বুড়োশিব চোখ বুজে বসেছেন ধ্যানে, একালের নন্দীভূগ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যংগ করছে—যাকে বলে debunking । জন্মেত্র একালে, বোম্-ভোলানাথের চেলা হয়ে কপালে চোখ তুলে বসে থাকতে পারব না; নন্দীভূংগীর বিদঘুটে মুখভিগের নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে।"

"আছো আছো, যাও নাম করতে দশ দিককে মুখ ভেঙচিয়ে। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলো, তোমার কাছে আশকারা পেয়ে রাজ্যের যত মেরে তোমাকে নিয়ে এই যে টানাটানি করে এতে কি তোমার ভালোলাগার ধার ভোঁতা হয়ে যায় না। তোমরা কথায় কথায় যাকে বল thrill, ঠেলাঠেলিতে তাকে কি পায়ের নিচে দলে ফেলী হয় না।"

"সত্যি কথাই বলি তবে, বী, যাকে বলে thrill, যাকে বলে ecstasy, সে হল পরলা নন্দবরের জিনিস, ভাগ্যে দৈবাং মেলে। কিন্তু তুমি যাকে বলছ ভিড়ের মধ্যে টানাটানি, সে হল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকানের মাল, কোথাও বা দাগী, কোথাও বা ছেণ্ডা, কিন্তু বাজারে সেও বিকোয়, অলপ দামে। সেরা জিনিসের প্রো দাম দিতে পারে ক'জন ধনী।"

"তুমি পার অভী, নিশ্চয় পার, প্রো ম্ল্য আছে তোমার হাতে। কিন্তু অন্তৃত তোমার স্বভাব, ছেড়া জিনিসে, ময়লা জিনিসে তোমাদের আটি স্টের একটা কোতুক আছে, কোত্হল আছে। স্বসম্পূর্ণ জিনিস তোমাদের কাছে picturesque নয়। থাক্ গে এ-সব বৃথা তক'। আপাতত ক্রাইসলারের পালাটা যতদ্রে সম্ভব এগিয়ে দেওয়া যাক।"

এই বলে চোকি ছেড়ে বিভা পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এসে অভীকের হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বললে, "এই নাও তোমার ইন্স্পিরেশন, কোম্পানিবাহাদ্রের মার্কামারা। কিন্তু তাই বলে তোমার ওই ঘড়ি আমাকে নিতে বোলো না।"

চৌকিতে মাথা রেখে অভীক মেঝের উপরে বসে রইল। বিভা দ্রুত পদে তার হাত টেনে নিয়ে বললে, "আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার অভাব ঘটেছে। আমার অভাব নেই এমন স্বুযোগে—"

বিভাকে থামিয়ে দিয়ে অভীক বললে, "অভাব আছে আমার, দার্ণ অভাব। তোমার হাতেই রয়েছে স্থোগ, তা প্রেণ করবার। কী হবে টাকায়।"

বিভা অভীকের হাতের উপরে স্নিশ্ধভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "যা পারি নে তার দৃঃখ রইল আমার মনে চিরদিন। যতট্বুকু পারি তার সুখথেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে।"

"না না না, কিছ্কতেই না। তোমারই কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শীলাকে আমি গাড়ি চড়িয়ে বেড়াব? এ প্রস্তাবে ধিক্কার দেবে এই ভেবেছিল্ক্ম, রাগ করবে এই ছিল আশা।"

"রাগ করব কেন। তোমার দ্বন্ডর্মি কতক্ষণের। এটা সাংঘাতিক শীলার পক্ষে, তোমার পক্ষে একট্বও না। এমন ছেলেমান্বি কতবার তোমার দেখেছি, মনে মনে হেসেছি। জানি কিছ্বদিনের মতো এ খেলা না হলে তোমার চলে না। এও জানি স্থায়ী হলে আরও অচল হয়। হয়তো তুমি কিছ্ব পেতে চাও, কিন্তু তোমাকে কিছ্ব পাবে এ সইতে পার না।"

"বী, আমাকে তুমি অত্যন্ত বেশি জান তাই এমন ঘোরতর নিশ্চিন্ত থাক। জানতে পেরেছ আমার ভালো লাগে মেয়েদের কিন্তু সে ভালো-লাগা নাস্তিকেরই, তাতে বাঁধন নেই। পাথরে-গাঁথা মান্দরে সে প্জাকে বন্দী করব না। বান্ধবীদের সঙ্গে গলাগলির গদ্গদ্দ্শা মাঝে মাঝে দেখেছি, সেই বিহ্নল স্থৈণতায় আমার গা কেমন করে। কিন্তু মেয়েরা আমার কাছে নাস্তিকের দেবতা, অর্থাৎ আর্টিস্টের। আর্টিস্ট খাবি খেয়ে মরে না, সে সাঁতার দেয়, দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যায়। আমিলোভী নই, আমাকে নিয়ে যে মেয়ে ঈর্ষা করে সে লোভী। তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসন্ত মনের সব চেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।"

বিভা হেসে বললে, "তোমার স্তব এখন রাখো। আর্টিস্ট, তোমরা সাবালক শিশ্ব, এবার যে খেলাটা ফে দেছ তার খেলনাটি না-হয় আমার হাত থেকেই নেবে।"

"নৈব নৈব চ। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ট্রাস্টীদের মনুঠো থেকে এ টাকা খসিয়ে নিলে কী করে।" "খোলসা করে বললে হয়তো খ্রিশ হবে না। তুমি জান অমরবাব্র কাছে আমি ম্যাথাম্যাটিক্স্ শিখছি।"

"সব-তাতেই আমাকে বহু দুরে এড়িয়ে যেতে চাও, বিদ্যেতেও?"

"বোকো না, শোনো। আমার ট্রাস্টানের মধ্যে একজন আছেন আদিত্যামা। নিজে তিনি গণিতে ফাস্ট্রাস মেডালিস্ট। তাঁর বিশ্বাস, যথেষ্ট সনুযোগ পেলে অমরবাবনু দ্বিতীয় রামান্জম্ হবেন। ওঁর কষা একট্রখানি প্রব্নেম আইনস্টাইনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যা উত্তর পেয়েছিলেন সেটা আমি দেখেছি। এমন লোককে সাহায্য করতে হলে তাঁর মান বাঁচিয়ে করতে হয়। আমি তাই বললন্ম, ওঁর কাছে গণিত শিখব। মামা খ্ব খ্নি। শিক্ষাখাতে ট্রাস্ট্রাণ্ড থেকে কিছনু থোক টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন। তারই থেকে আমি ওঁকে ব্তি দিই।"

অভীকের মূখ কেমন একরকম হয়ে গেল। একট্ব হাসবার চেণ্টা করে বললে, 'এমন আর্টিস্টও হয়তো আছে যে উপযুক্ত স্ব্যোগ পেলে মিকেল আঞ্জেলোর অন্তত দাড়ির কাছটাতে পেণছতে পারত।"

"কোনো স<sub>ন্</sub>যোগ না পেলেও হয়তো পারবে পে<sup>4</sup>ছতে। এখন বলো আমার কাছ থেকে টাকাটা নেবে কি না।"

"খেলনার দাম?"

"হাঁ গো, আমরা তো চিরকাল তোমাদের খেলনার দামই দিয়ে থাকি। তাতে দোষ কী। তার পরে আছে আঁস্তাকুড়।"

"ক্রাইসলারের আজ শ্রাদ্ধশান্তি হল এইখানেই। প্রগতিশীলার প্রগতিবেগ ভাঙা ফোর্ডেই নজ্নজ্ করতে করতে চলুক। এখন ও-সব কথা আর ভালো লাগছে না। অমরবাব্ শ্রুনেছি টাকা জমাদেছন বিলেতে যাবার জন্যে, সেখান থেকে প্রমাণ করে আসবেন তিনি সামান্য লোক নন।"

বিভা বললে, "একান্ত আশা করি, তাই যেন ঘটে। তাতে দেশের গোরব।"

উচ্চকপ্ঠে বললে অভীক, "আমাকেও তাই প্রমাণ করতে হবে, তুমি আশা কর আর নাই কর। ওঁর প্রমাণ সহজ, লজিকের বাঁধা রাস্তায়, আর্টের প্রমাণ রুচির পথে, সে রাঁসক লোকের প্রাইভেট পথ। সে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নয়। আমাদের এই চোখে-ঠ্রাল-পরা ঘানি-ঘোরানোর দেশে আমার চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দ্বিট আছে, আমি যাবই তাদের দেশে। একদিন তোমার মামাকে যেন বলতে হয়, আমিও সামান্য লোক নই, আর তাঁর ভাগনীকেও—"

"ভাগনীর কথা বোলো না। তুমি মিকেল আঞ্জেলোর সমান মাপের কি না তা জানবার জন্যে তাকে সব্বর করতে হয় নি। তার কাছে তুমি বিনা প্রমাণেই অসামান্য। এখন বলো, তমি ষেতে চাও বিলেতে?"

"সে আমার দিনরাত্রির স্বংন।"

"তা হলে নাও-না আমার এই দান। প্রতিভার পায়ে এই সামান্য আমার রাজকর।"

"থাক্ থাক্, ও কথা থাক্; কানে ঠিক স্বর লাগছে না। সার্থক হোক গণিত-অধ্যাপকের মহিমা। আমার জন্যে এ যুগ না হোক পরযুগ আছে, অপেক্ষা করে থাকবে পস্টারিটি। এই আমি বলে দিচ্ছি, একদিন আসবে যেদিন অর্থেক রাত্রে বালিশে মুখ গুরুজ তোমাকে বলতে হবে, নামের সঙ্গে নাম গাঁথা হতে পারত চিরকালের মতো, কিন্তু হল না।" "পস্টারিটির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না অভী, নিষ্ঠ্র শাস্তি আমার আরুদ্ভ হয়েছে।"

"কোন্ শাস্তির কথা তুমি বলছ জানি নে, কিন্তু জানি তোমার সব চেয়ে বড়ো শাস্তি তুমি ব্ঝতে পার নি আমার ছবি। এসেছে নতুন যুগ, সেই যুগের বরণ-সভায় আধুনিক বড়ো চৌকিটাতে আমার দেখা তোমার মিলল না।" বলেই অভীক উঠে চলল দরজার দিকে।

বিভা ব**ললে**, "যাচ্ছ কোথায়।"

"মিটিং আছে।"

"কিসের মিটিং।"

"ছ্বটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে দ্বর্গাপ্রজা করব।"

"তুমি প্রজো করবে?"

"আমিই করব। আমি যে কিছ্ই মানি নে। আমার সেই না-মানার ফাঁকার মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর অপদেবতার জায়গার টানাটানি হবে না। বিশ্বস্থির সমুষ্ঠ ছেলেখেলা ধ্রাবার জন্যে আকাশ শ্না হয়ে আছে।"

বিভা ব্রল বিভারই ভগবানের বির্দেধ ওর এই বিদ্র্প। কোনো তর্ক না করে সে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল।

অভীক দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বললে, "দেখো বী, তুনি প্রচণ্ড ন্যাশনালিস্ট। ভারতবর্ষে ঐক্যম্থাপনের স্বপন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খ্নোখ্নি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার প্ণাব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।"

অভীকের নাশ্তিকতা কেন যে এত হিংস্ল হরে উঠেছে বিভা তা জানে। তাই তার উপরে রাগ করতে পারে না। কিছ্বতে ভেবে পায় না কী হবে এর পরিণাম। বিভার আর যা কিছ্ব আছে সবই সে দিতে পারে, কেবল ঠেকেছে ওর পিতার ইচ্ছায়। সে ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তকের বিষয় নয়। সে ওর প্রভাবের অংগ। তার প্রতিবাদ চলে না। বার বার মনে করেছে এই বাধা সে লংঘন করবে। কিন্তু শেষ মুহুতে কিছুতে তার পা সরতে চায় না।

বৈহারা এসে খবর দিলে, অমরবাব্ব এসেছেন। অভীক অবিলন্দের দ্বুড়াদাড়াকরে সি'ড়ি বেয়ে চলে গেল। বিভার ব্বকের মধ্যে মোচড়াতে লাগল। প্রথমটাতে ভাবলে, অধ্যাপককে বলে পাঠাই আজ পাঠ নেওয়া হবে না। পরক্ষণেই মনটাকে শক্ত করে বললে, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়। বসতে বল্। একট্ব বাদেই আসছি।"

শোবার ঘরে উপন্ত হয়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল। বালিশ আঁকড়ে ধরে কালা। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মনুখে চোখে জল দিয়ে হাসিমনুখে ঘরে এসে বললে, "আজ মনে করেছিলুম ফাঁকি দেব।"

"শরীর ভালো নেই বুঝি?"

"না. বেশ আছে। আসল কথা, কতকাল ধরে রবিবারের ছর্টি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, থেকে থেকে তার প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে।"

অধ্যাপক বললেন, "আমার রক্তে এ পর্যন্ত ছাটির মাইক্রোব ঢোকবার সময় পায় নি। কিন্তু আমিও আজ ছাটি নেব। কারণটা ব্রিঝরে বলি। এ বছর কোপেনহেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিক্স্ কন্ফারেন্স্ হবে। আমার নাম কী করে ওদের নজরে পড়ল জানি নে। ভারতবর্ষের মধ্যে আমিই নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এতবড়ো স্ব্যোগ তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি নে।"

বিভা উৎসাহের সঙ্গে বললে, "নিশ্চয় আপনাকে যেতে হবে।"

অধ্যাপক একট্রখানি হেসে বললেন, "আমার উপরওয়ালা যাঁরা আমাকে ডেপ্রটেশনে পাঠাতে পারতেন তাঁরা রাজী নন, পাছে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। অতএব তাদের সেই উৎকণ্ঠা আমার ভালোর জন্যেই। তেমন কোনো বন্ধর্ যদি পাই যে লোকটা খ্র বেশি সেয়ানা নয়, তারই সন্ধানে আজ বেয়ব। ধারের বদলে যা বন্ধক দেবার আশা দিতে পারি সেটাকে না পারব দাঁড়িপাল্লায় চড়াতে, না পারব কণ্টিপাথরে ঘষে দেখাতে। আমরা বিজ্ঞানীয়। কিছ্র বিশ্বাস করবার প্রের্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ খর্জি, বিষয়র্বশিওয়ালায়ও খোঁজে— ঠকাবার জো নেই কাউকে।"

বিভা উত্তেজিত হয়ে বললে, "যেখান থেকে হোক, বন্ধ্ব একজনকে বের করবই, হয়তো সে খুব সেয়ানা নয়, সেজন্যে ভাববেন না।"

দ্ব-চার কথায় সমস্যার মীমাংসা হয় নি। সৌদনকার মতো একটা আধাখেচড়া নিষ্পত্তি হল। অমরবাব্ব লোকটি মাঝারি সাইজের, শ্যামবর্ণ, দেহটি রোগা, কপাল চওড়া, মাথার সামর্নেদিককার চুল ফ্রুফ্রের হয়ে এসেছে। মূখটি প্রিয়দর্শন, দেখে বোঝা যায় কারও সংখ্যে শত্রুতা করবার অবকাশ পান নি। চোখদ্র্টিতে ঠিক অন্যমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দ্রমনস্কতা— অর্থাৎ রাস্তায় চলবার সময় ওঁকে নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব বাইরের লোকদেরই। বন্ধ্র ওঁর খ্রু অল্পই, কিন্তু যে কজন আছে তারা ওঁর সম্বন্ধে খ্রুই উচ্চ আশা রাখে, আর বাকি যে-সব চেনা লোক তারা নাক সিটকে ওঁকে বলে হাইরাউ। কথাবার্তা অলপ বলেন, সেটাকে লোকে মনে করে হৃদ্যতারই স্বল্পতা। মোটের উপর ওঁর জীবনযাত্রায় জনতা খ্রু কম। তার সাইকলজির পক্ষে আরামের বিষয় এই যে, দশজনে ওঁকে কী ভাবে সে উনি জানেই না।

অভীকের কাছে বিভা আজ তাড়াতাড়ি যে আটশো টাকা এনে দিয়েছিল সে একটা অন্ধ আবেগে মরিয়া হয়ে। বিভার নিয়মনিশ্চার প্রতি তার মামার বিশ্বাস অটল। কখনও তার ব্যতায় হয় নি। মেয়েদের জীবনে নিয়মের প্রবল ব্যতিক্রমের ঝটকা হঠাং কোন্দিক থেকে এসে পড়ে, তিনি বিধরী লোক সেটা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই অকস্মাং অকাজের সমৃত শাহিত ও লঙ্জা মনের মধ্যে পপট করে দেখে নিয়েই একমুহুর্তের ঝড়ের ঝাপটে বিভা উপস্থিত করেছিল তার উৎসর্গ অভীকের কাছে। প্রত্যাখ্যাত সেই দান আবার নিয়মের পিল্পোগাড়ির মধ্যে ফিরে এসেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ তার মনে নেই। স্বাধিকার লঙ্মন করে কাউকে টাকা ধার দেবার কথা সে সাহস করে মনে আনতে পারলে না। তাই বিভা পল্যান করেছে, মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া দামী গয়না বেচে যা পাবে সেই টাকা অমরকে উপলক্ষ্য করে দেবে আপন স্বদেশকে।

বিভার কাছে যে-সব ছেলেমেয়ে মান্য হচ্ছে, ও তাদের পড়ায় সাহায্য করে। আজ রবিবার। খাওয়ার পরে এতক্ষণ ওর ক্লাস বসেছিল। সকাল-সকাল দিল ছবুটি। বাক্স বের করে মেঝের উপর একখানা কাঁথা পেতে তাতে একে একে বিভা গয়না সাজাচ্ছিল। ওদের পরিবারের পরিচিত জহুরীকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এমন সময় সি<sup>6</sup>ড়িতে পায়ের শব্দ শ্নতে পেল অভীকের। প্রথমেই গয়নাগরলো তাড়াতাড়ি লুকোবার ঝোঁক হল, কিন্তু যেমন পাতা ছিল তেমনি রেখে দিলে। কোনো কারণেই অভীকের কাছে কোনো কিছ্ম চাপা দেলে, সে ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে।

অভীক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, ব্রক্তা ব্যাপারখানা কী। বললে, "অসামান্যের পারানি কড়ি। আমার বেলায় তুমি মহামায়া, ভুলিয়ে রাখো; অধ্যাপকের বেলায় তুমি তারা, তরিয়ে দাও। অধ্যাপক জানেন কি, অবলা নারী মণালভুজে তাঁকে পারে পাঠাবার উপায় করেছে?"

"ना. जातन ना।"

"जानल कि এই বৈজ্ঞানিকের পোর যে ঘা লাগবে না।"

"ক্ষুদ্র লোকের শ্রন্থার দানে মহৎ লোকের অকুণ্ঠিত অধিকার, আমি তো এই জানি। এই অধিকার দিয়ে তাঁরা অনুগ্রহ করেন, দয়া করেন।"

"সে কথা ব্রুল্ম, কিন্তু মেরেদের গায়ের গয়না আমাদেরই আনন্দ দেবার জন্যে, আমরা যত সামানাই হই— কারও বিলেতে যাবার জন্যে নয়, তিনি যত বড়েই হোন-না। আমাদের মতো প্রুষদের দৃষ্টিকৈ এ তোমরা প্রথম থেকেই উৎসর্গ করে রেখেছ। এই হারখানি চুনির সঙ্গে মৃক্তোর মিল করা, এ আমি একদিন তোমার গলায় দেখেছিলেম, যখন আমাদের পরিচয় ছিল অল্প। সেই প্রথম পরিচয়ের সম্তিতে এই হারখানি এক হয়ে মিশিয়ে আছে। ওই হার কি একলা তোমার, ও য়ে আমাবও।"

"আচ্ছা, ওই হারটা না-হয় তুমিই নিলে।"

"তোমার সত্তা থেকে ছিনিয়ে-দেওয়া হার একেবারেই যে নিরথক। সে যে হবে চুরি। তোমার সঙেগ নেব ওকে সবস্ব্দু, সেই প্রত্যাশা করেই বসে আছি। ইতিমধ্যে ওই হার হস্তান্তর কর যদি, তবে ফাঁকি দেবে আমাকে।"

"গয়নাগ্রলো মা দিয়ে গেছেন আমার ভাবী বিবাহের যৌতুক। বিবাহটা বাদ দিলে ও গয়নার কী সংজ্ঞা দেব। যাই হোক, কোনো শত্তু কিংবা অশত্তু লগেন এই কন্যাটির সালংকারা মূর্তি আশা কোরো না।"

"অন্যত্র পাত্র ফিথর হয়ে গেছে বু,িঝ?"

"হয়েছে বৈতরণীর তীরে। বর্ম্প এক কাজ করতে পারি, তুমি যাকে বিয়ে করবে সেই বধ্রে জন্যে আমার এই গয়না কিছু রেখে যাব।"

"আমার জন্যে বুঝি বৈতরণীর তীরে বধ্র রাস্তা নেই?"

"ও কথা বোলো না। সজীব পান্নী সব আঁকড়ে আছে তোমার কুষ্ঠি।"

"মিথ্যে কথা বলব না। কুণ্ঠির ইশারাটা একেবারে অসম্ভব নয়। শনির দশায় স্থিগনীর অভাব হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠলে, প্ররুষের আসে ফাঁড়ার দিন।"

"তা হতে পারে, কিন্তু তার কিছ্বকাল পরেই স্থিগনীর আবিভাবিটাই হয় মারাত্মক। তথন ওই ফাঁড়াটা হয়ে ওঠে মুশকিলের। যাকে বলে পরিস্থিত।"

"ওই যাকে বলে বাধ্যতামূলক উদ্বন্ধন। প্রসংগটা যদিচ হাইপথেটিক্যাল, তব্ সম্ভাবনার এত কাছঘে'ষা যে এ নিয়ে তর্ক করা মিথ্যে। তাই বলছি, একদিন যখন লালচেলি-পরা আমাকে হঠাৎ দেখবে প্রহ্মতগতং ধনং তখন—"

"আর ভয় দেখিয়ো না, তখন আমিও হঠাৎ আবিষ্কার করব, পরহস্তের অভাব নেই।"

"ছি ছি মধ্করী, কথাটা তো ভালো শোনাল না তোমার মুখে। পুরুষেরা তোমাদের দেবী বলে স্তুতি করে, কেননা তাদের অন্তর্ধান ঘটলে তোমরা শ্বকিয়ে মরতে রাজী থাক। পুরুষদের ভুলেও কেউ দেবতা বলে না। কেননা অভাবে পড়লেই ব্বিশ্বমানের মতো অভাব প্রেণ করিয়ে নিতে তারা প্রস্তুত। সম্মানের মুশ্বিল তো ওই। একনিষ্ঠতার পদ্বিটা বাঁচাতে গিয়ে তোমাদের প্রাণে মরতে

হয়। সাইকলজি এখন থাক্, আমার প্রস্তাব এই, অমরবাব্র অমরত্বলাভের দায়িত্ব আমাদেরই উপরে দাও-না, আমরা কি ওর ম্লা ব্রিঝ নে। গয়না বেচে প্রযুষকে লঙ্জা দাও কেন।"

"ও কথা বোলো না। পর্ব্যদের যশ মেয়েদেরই সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। যে দেশে তোমরা বড়ো সে দেশে আমরা ধন্য।"

"এ দেশ সেই দেশই হোক। তোমাদের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবি প্রাণপণে। এ প্রসংগ আমার কথাটা এখন থাক্, অন্য-এক সময় হবে। অমরবাবর সফলতায় ঈর্ষা করে এমন খ্রুদে লোক বাংলাদেশে অনেক আছে। এ দেশের মান্বরা বড়োলোকের মড়ক। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে সেই বামনদের দলে ফেলো না। শোনো আমি কত বড়ো একটা ক্রিমিন্যাল প্রণ্ডকর্ম করেছি।—দর্গপ্রেজার চাঁদার টাকা আমার হাতে ছিল। সে টাকা দিয়ে দিয়েছি অমরবাবরে বিলেতযাত্রার ফন্ডে। দিয়েছি কাউকে না বলে। যখন ফাঁস হবে, জীবর্বাল খোঁজবার জন্যে মায়ের ভক্তদের বাজারে দোড়তে হবে না। আমি নান্তিক, আমি ব্রিম সত্যকার প্রজা কাকে বলে। ওরা ধর্মপ্রাণ, ওরা কী ব্রুবে।"

"এ কী কাজ করলে অভীক। তুমি যাকে বল তোমার পবিত্র নাস্তিকধর্ম এ কাজ কি তার যোগ্য, এ যে বিশ্বাসঘাতকতা।"

"মানি। কিন্তু আমার ধর্মের ভিত কিসে দুর্বল করে দিয়েছিল তা বলি। খুব ধুম করে পূজা দেবে বলে আমার চেলারা কোমর বে ধৈছিল। কিন্তু চাঁদার যে সামান্য টাকা উঠল সে যেমন হাস্যকর তেমন শোকাবহ। তাতে ভোগের পাঁঠাদের মধ্যে বিয়োগান্ত নাট্য জমত না, পঞ্চমাঙ্কের লাল রঙটা হত ফিকে। আমার তাতে আপত্তি ছিল না। দিথর করেছিলেম নিজেরাই কাঠি হাতে ঢাকে ঢোলে বেতালা চাঁটি লাগাব অসহ্য উৎসাহে আর লাউকুমড়োর বক্ষ বিদীপ করব স্বহন্তে খ্যাঘাতে। নাম্তিকের পক্ষে এই যথেষ্ট, কিন্তু ধর্মপ্রাণের পক্ষে নয়। কখন रिंगा, रकारना अकजन धनौ विधवा वर्जाएरक शिरा वलाल, जांत्र रघ एकाल राज्यात কাজ করে, জগদন্বা স্বন্দ দিয়েছেন, যথেষ্ট পাঁঠা আর পুরোবহরের পুরজা না পেলে মা তাঁকে আম্ত খাবেন। তাঁর কাছ থেকে দক্র ঘ্ররিয়ে ঘ্ররিয়ে পাঁচ হাজার টাকা বের করেছে। যেদিন শ্বনল্ম, সেইদিনই টাকাটার সংকার করেছি। তাতে আমার জাত গেল। কিন্তু টাকাটার কলংক ঘ্রচল। এই তোমাকে করল্ম আমার কন্ফেশনাল। পাপ কব্ল করে পাপ ক্ষালন করে নেওয়া গেল। পাঁচ হাজার টাকার বাইরে আছে উনত্রিশটি মাত্র টাকা। সে রেখেছি কুমড়োর বাজারের দেনা-শোধের জন্য।"

স্ক্রিয়ন এসে বললে, "বচ্চ্ব বেহারার জ্বর বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কাশি, ডাক্তারবাব্য কী লিখে দিয়ে গেছেন, দেখে দাও সে।"

বিভার হাত চেপে ধরে অভীক বললে, "বিশ্বহিতৈষিণী, রোগতাপের তদ্বির করতে দিনরাত ব্যাহত আছ, আর যে-সব হতভাগার শরীর অতি বিশ্রী রকমে স্কুথ তাদের মনে করবার সময় পাও না।"

"বিশ্বহিত নয় গো, কোনো একজন অতি স্কৃত্থ হতভাগাকে ভুলে থাকবার জনোই এত করে কাজ বানাতে হয়। এখন ছাড়ো, আমি যাই, তুমি একট্ব বোসো, আমার গ্রনা সামালিয়ে রেখো।" "আর আমার লোভ কে সামলাবে।" "তোমার নাস্তিকধর্ম'।"

কিছ্কলল দেখা নেই অভীকের। চিঠিপত্র কিছ্ক পাওয়া যায় নি। বিভার মন্থ শ্রকিয়ে গেছে। কোনো কাজ করতে মন যাচ্ছে না। তার ভাবনাগ্রলো গেছে ঘ্রলিয়ে। কী হয়েছে, কী হতে পারে, তার ঠিক পাচ্ছে না। দিনগ্রলো যাচ্ছে পাঁজর-ভেঙে-দেওয়া বোঝার মতন। ওর কেবলই মনে হচ্ছে, অভীক ওর উপরেই অভিমান করে চলে গেছে। ও ঘরছাড়া ছেলে, ওর বাঁধন নেই, উধাও হয়ে চলে গেল; ও হয়তো আর ফিরবে না। ওর মন কেবলই বলতে লাগল, রাগ কোরো না, ফিরে এসো, আমি তোমাকে আর দ্বংখ দেব না। অভীকের সমস্ত ছেলেমান্নিয়, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ততই জল পড়তে লাগল ওর দ্বই চক্ষ্র বেয়ে, কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্কার দিলে।

এমন সময়ে এল চিঠি স্টীমারের ছাপমারা। অভীক লিখেছে—

জাহাজের স্টোকার হয়ে চলেছি বিলেতে। এঞ্জিনে কয়লা জোগাতে হবে। বলছি বটে ভাবনা কোরো না, কিন্তু ভাবনা করছ মনে করে ভালো লাগে। তব্ব বলে রাখি এঞ্জিনের তাতে পোড়া আমার অভ্যেস আছে। জানি তুমি এই বলে রাগ করবে যে, কেন পাথেয় দাবি করি নি তোমার কাছ থেকে। একমাত্র কারণ এই যে, আমি যে আর্টিস্ট এ পরিচয়ে তোমার একট্ও প্রশ্বা নেই। এ আমার চিরদ্বঃখের কথা; কিন্তু এজন্যে তোমাকে দোষ দেব না। আমি নিশ্চয়ই জানি, একদিন সেই রসজ্ঞ দেশের গ্রণী লোকেরা আমাকে স্বীকার করে নেবে যাদের স্বীকৃতির খাঁটি মূল্য আছে।

অনেক মৃত্ আমার ছবির অন্যায় প্রশংসা করেছে। আবার অনেক মিথ্যুক করেছে ছলনা। তুমি আমার মন ভোলানোর জন্যে কোনোদিন কৃত্রিম স্তব কর নি। যদিও তোমার জানা ছিল, তোমার একট্বখানি প্রশংসা আমার পক্ষে আমৃত। তোমার চরিত্রের অটল সত্য থেকে আমি অপরিমেয় দ্বঃখ পেয়েছি, তব্ব সেই সত্যকে দিয়েছি আমি বড়ো ম্ল্য। একদিন বিশ্বের কাছে যখন সম্মান পাব, তখন সব চেয়ে সত্য সম্মান আমাকে তুমিই দেবে, তার সঙ্গে হৃদ্যের স্বধা মিশিয়ে। যতক্ষণ তোমার বিশ্বাস অসন্দিশ্ধ সত্যে না পেশছবে ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করবে। এই কথা মনে রেখে আজ দ্বঃসাধ্য-সাধনার পথে চলেছি।

এতক্ষণে জানতে পেরেছ তোমার হারখানি গেছে চুরি। এ হার তুমি বাজারে বিক্রি করতে যাছে, এই ভাবনা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পার্রাছল্ম না। তুমি পাঁজর ভেঙে সি'ধ কাটতে যাছিলে আমার বুকের মধ্যে। তোমার ওই হারের বদলে আমার একতাড়া ছবি তোমার গয়নার বাক্সের কাছে রেখে এসেছি। মনে মনে হেসো না। বাংলাদেশের কোথাও এই ছবিগ্র্লো ছে'ড়া কাগজের বেশি দর পাবে না। অপেক্ষা কোরো বী, আমার মধ্করী, তুমি ঠকবে না, কখনোই না। হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গ্রুতধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগ্রলির দুমুল্লা দাঁপিত হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে। তার আগে পর্যন্ত হেসো, কেননা সব মেয়ের কাছেই সব প্রুষ্ম ছেলেমান্য— যাদের তারা ভালোবাসে। তোমার সেই স্নিশ্ব কোতুকের হাসি আমার কল্পনায় ভরতি করে নিয়ে চলল্ম সমুদ্রের পারে। আর নিল্ম তোমার সেই মধ্ময় ঘর থেকে একথানি মধ্ময়

অপবাদ। দেখেছি তোমার ভগবানের কাছে তুমি কত দরবার নিয়ে প্রার্থনা কর, এবার থেকে এই প্রার্থনা কোরো, তোমার কাছ থেকে চলে আসার দার্ণ দ্বঃখ যেন একদিন সার্থক হয়।

তাম মনে মনে কখনও আমাকে ঈর্ষা করেছ কিনা জানি নে। এ কথা সতা মেয়েদের আমি ভালোনাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসা আমাকে ক্বতজ্ঞ করে। কিন্তু নিশ্চয় তুমি জান যে, তারা নীহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ध्रीयनक्षत । তারা আভাস, তুমি সত্য। এ-সব কথা শোনাবে সেণ্টিমেণ্টাল। উপায় নেই, আমি কবি নই। আমার ভাষাটা কলার ভেলার মতো, ঢেউ লাগলেই বাডাবাডি করে দোলা দিয়ে। জানি বেদনার যেখানে গভীরতা সেখানে গুড়ভীর হওয়া চাই নইলে সত্যের মর্যাদা থাকে না। দূর্বলতা চণ্ডল, অনেকবার আমার দূর্বলতা দেখে হৈসেছ। এই চিঠিতে তারই লক্ষণ দেখে একট, হেসে তুমি বলবে, এই তো ঠিক তোমার অভীর মতোই ভাবথানা। কিন্তু এবার হয়তো তোমার মুখে হাসি আসবে না। তোমাকে পাই নি বলে অনেক খ্রতখ্যত করেছি, কিন্তু হৃদয়ের দানে তুমি যে কুপণ. এ কথার মতো এতবভো অবিচার আর কিছু, হতে পারে না। আসলে এ জীবনে তোমার কাছে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারল না। হয়তো কখনও হতে পারবে না। এই তীব্র অতৃণিত আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। সেইজন্যেই আর কিছু বিশ্বাস করি বা না করি, হয়তো জন্মান্তরে বিশ্বাস করতে হবে। তুমি স্পন্ট করে আমাকে তোমার ভালোবাসা জানাও নি কিন্তু তোমার দত্র্পতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে যা তুমি দান করেছ, নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারে নি— বলেছে, অলোকিক। এরই আকর্ষণে কোনো-এক ভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি। ঠিক জানি নে। হয়তো সবই বানানো কথা। কিন্তু হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে. रमशात প্রবল ঘা লাগলে কথা আপনি বানিয়ে বানিয়ে ওঠে হয়তো সে এমন কোনো সত্য যা এতদিনে নিজে জানতে পারি নি।

বী, আমার মধ্করী, জগতে সব চেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্য-ভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যার, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দ্বার আর তোমার দ্বার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে। আবার আমি ফিরব— তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ ব্বজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে; তুমি তাকে পোছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে ব্লিধর বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক ম্বৃহ্তের বিচ্ছেদ আর কখনও না ঘটে। তোমার কাছ থেকে আজ দ্বে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, য্রিভতকের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে— আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতিদন ব্বতে চেয়েছিল্ম ব্লিধ দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।

তোমার নাগ্তিক ভক্ত অভীক

## শেষ কথা

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-লর মধ্যে হঠাৎ যেখানে গলপটা আপন র্প ধরে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়কনায়িকারা আপন পরিচয়ের স্ত্র গেথে আনে। পিছন থেকে সেই প্রাক্লালিপক ইতিহাসের ধারা অন্সরণ করতেই হয়। তাই কিছ্ব সময় নেব, আমি যে কে সেই কথাটাকে পরিজ্ঞার করবার জন্যে। কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে জানাশোনা মহলের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। কী নাম নেব তাই ভাবছি, রোম্যাশ্টিক নামকরণের শ্বারা গোড়া থেকেই গলপটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমস্বরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলে যেতে পারবে, ওর বাসতবের শাম্লা রঙটা ধ্রে ফেলে করা যেতে পারত নবার্ণ সেনগ্রুত; কিন্তু তা হলে খাঁটি শোনাত না, গলপটা নামের বড়াই করে লোকের বিশ্বাস হারাত, লোকে মনে করত ধারকরা জামিয়ার পরে সাহিত্যসভায় বাব্য়ানা করতে এসেছে।

আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। বিটিশ সামাজ্যের মহাকর্ষপত্তি আন্ডামানতীরের খুব কাছাকাছি টান মেরেছিল। নানা বাঁকা পথে সি. আই.ডি.র ফাঁস এডিয়ে এডিয়ে গিয়েছিল ম আফগানিস্থান পর্যনত। অবশেষে পেণচৈছি আমেরিকায় খালাসির কাজ নিয়ে। পূর্ববঙ্গীয় জেদ ছিল মঙ্জায়, একদিনও ভুলি নি যে, ভারতবর্ষের হাতপায়ের শিকলে উখো ঘষতে হবে দিনরাত যতদিন বে চে থাকি। কিন্তু বিদেশে কিছুদিন থাকতেই একটা কথা নিশ্চিত বুৰেছিল্ম, আমরা যে প্রণালীতে বিশ্লবের পালা শুরু করেছিল্মে সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পরিডয়েছি অনেকবার দাগ পড়ে নি ব্রিটিশ রাজতক্তে। আগুনের উপর পতখেগর অন্ধ আসক্তি। যখন সদপে ঝাঁপ দিয়ে পডেছিলমে তথন ব্বুঝতে পারি নি. সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো राष्ट्र ना, জनानाष्ट्रि निर्फ़रमत थ्रव एहारों। एहारों। हिजानन। रेजियरा युताशीय মহাসমরের ভীষণ প্রলয়রূপ তার অতি বিপত্ন আয়োজন সমেত চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল— এই যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়োঘরের চন্ডী-মন্ডপে প্রতিষ্ঠা করতে পারব সে দ্রাশা মন থেকে লুক্ত হয়ে গেল; সমারোহ করে আত্মহত্যা করবার মতোও আয়োজন ঘরে নেই। তখন ঠিক করল ম, ন্যাশনাল দ্বর্গের গোড়া পাকা করতে হবে। স্পষ্ট ব্বুঝতে পেরেছিল্মুম, বাঁচতে যদি চাই र्जामिम युर्गत राज मुशानाय य कहा नथ आह्य जा मिरा नज़ारे कता हनारव ना। এ যুগে যন্তের সঙ্গে যন্তের দিতে হবে পাল্লা: যেমন-তেমন করে মরা সহজ কিন্তু বিশ্বকর্মার চেলাগিরি করা সহজ নয়। অধীর হয়ে ফল নেই, গোড়া থেকেই কাজ শ্বরু করতে হবে— পথ দীর্ঘ, সাধনা কঠিন।

দীক্ষা নিল্ম যক্ত্রবিদ্যায়। ডেট্ররেটে ফোর্ডের মোটর-কারখানায় কোনোমতে ঢ্রকে পড়ল্ম। হাত পাকাচ্ছিল্ম, কিন্তু মনে হচ্ছিল না খ্র বেশি দ্র এগোচ্ছি। একদিন কী দ্রব্দিধ ঘটল, মনে হল, ফোর্ডকে যদি একট্ম্খানি আভাস দিই যে, আমার উদ্দেশ্য নিজের উর্লাত করা নয়, দেশকে বাঁচানো, তা হলে স্বাধীনতাপ্জারী আমেরিকার ধনস্থিটর জাদ্বকর ব্রিঝ খ্রিশ হবে, এমন কি আমার রাস্তা হয়তো

করে দেবে প্রশন্ত। ফোর্ড চাপা হাসি হেসে বললে, 'আমার নাম হেন্রি ফোর্ড', প্রোতন ইংরেজি নাম। আমাদের ইংলন্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, তাদের আমি কেজো করব—এই আমার সংকল্প। আমি ভেবেছিল্ম, ভারতীয়কেও কেজো করে তুলতে উৎসাহ হতেও পারে। একটা কথা ব্রুঝতে পারল্ম, টাকাওয়ালার দরদ টাকাওয়ালাদেরই 'পরে। আর দেখল্ম, এখানে চাকাতৈরির চক্রপথে শেখা বেশি দূর এগোবে না। এই উপলক্ষ্যে একটা বিষয়ে চোথ খুলে গেল, সে হচ্ছে এই যে, যন্ত্ৰ-বিদ্যাশিক্ষার আরও গোড়ায় যাওয়া চাই: যন্ত্রের মালমসলা-সংগ্রহ শিখতে হবে। ধরণী শক্তিমানদের জন্যে জমা করে রেখেছেন তাঁর দুর্গম জঠরে কঠিন খনিজ পদার্থ, এই নিয়ে দিগ্বিজয় করেছে তারা, আর গরিবদের জন্যে রয়েছে তার উপরের স্তরে ফসল— হাড বেরিয়েছে তাদের পাঁজরায়, চুপসে গেছে তাদের পেট। আমি लारा रान्य भिन्कितिमा भिथरः। स्मार्ध वर्त्नाष्ट्र देशतक व्यक्तरका, ठात श्रमान হয়েছে ভারতবর্ষে—একদিন হাত লাগিয়েছিল তারা নীলের চাষে আর-একদিন চায়ের চাষে— সিবিলিয়ানের দল দণ্ডরখানায় তক্মাপরা 'ল অ্যাণ্ড অর্ডর'-এর ব্যবস্থা করেছে, কিন্ত ভারতের বিশাল অন্তর্ভান্ডারের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে পারে নি. কী মানবচিত্তের কী প্রকৃতির। বসে বসে পাটের চাষীর রক্ত নিংডেছে। জামশেদ টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁডা নয়। সিংধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা বুডো খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধর্নিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র বলেই মানব, 'দরিদুনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। প্রথম বয়সে এ রকম বচনের পতেলগড়া খেলা অনেক (थर्लीছ— किरान्त क्रााद्यां ७८० न्वरमान स्व द्या द्या द्या वारण-नागारेना श्री क्या गड़ा रस् তারই সামনে বসে বসৈ অনেক চোখের জল ফেলেছি। কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রত বুল্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শ্বকনো চোথে কোমর বেংধে কাজ করতে শিখেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পডবে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড্বল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গ্রুপ্তধনের তল্লাসে, এই কাজটাকে কবির গদ গদ-কণ্ঠের চেলারা দেশমাতকার প্রজা বলে চিনতেই পার্বে না।

ফোর্ডের কারখানাঘর ছেড়ে তার পরে ন'বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কেন্দ্রে ঘ্রেছি, হাতেকলমে কাজ করেছি, দুই-একটা যন্ত্রকাশল নিজেও বানিয়েছি— তাতে উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকদের কাছে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্কার দিয়েছি ভৃতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগল্পের সলেগ এই-সব বড়ো বড়ো কথার একান্ত যোগ নেই—বাদ দিলে চলত, হয়তো ভালোই হত। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেটা বলি। সৌবনের গোড়ার দিকে নারীপ্রভাবের ম্যাগ্নেটিজ্মে জীবনের মেরপ্রদেশের আকাশে যথন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে, তখন আমি ছিল্ম অনামনস্ক, একেবারে কোমর বে'ধে অনামনস্ক। আমি সম্যাসী, আমি কর্মযোগী—এই-সব বাণীর শ্বারা মনের আগল শক্ত করে আঁটা ছিল। কন্যাদারিকরা যথন আশেপাশে আনাগোনা করেছিল, আমি স্পণ্ট করেই বলেছি, কন্যার কুষ্ঠিতে যদি অকালবৈধবাযোগ থাকে, তবেই যেন কন্যার পিতা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চান্য মহাদেশে নাবীসংগ ঠেকাবার বেডা নেই। সেখানে আমার পক্ষেদ্র্যোগের বিশেষ আশংকা ছিল; আমি যে স্পুরুষ, দেশে থাকতে নারীদের মথে সে কথা চোখের মৌন ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় শোনবার সম্ভাবনা ছিল না,

তাই এ তথ্যটা আমার চেতনার বাইরে পড়ে ছিল। বিলেতে গিয়ে যেমন আবিষ্কার করেছি সাধারণের তুলনায় আমার বৃদ্ধি বেশি আছে, তেমনি ধরা পড়েছিল আমাকে দেখতে ভালো। আমার এদেশী পাঠকদের মনে ঈর্ষা জন্মাবার মতো অনেক কাহিনীর ভূমিকা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু হলফ করে বলছি, আমি তাদের নিয়ে ভাবের কুহকে মনকে জমাট বাঁধতে দিই নি। হয়তো আমার স্বভাবটা কড়া, পশ্চিমবংগর শোখিনদের মতো ভাবাল্বতায় আদ্রচিত্ত নই; নিজেকে পাথরের সিন্দ্বক করে তার মধ্যে আমার সংকল্পকে ধরে রেখেছিল্ম। মেয়েদের নিয়ে রসের পালা শ্রু করে তার পরে সময় ব্বে খেলা ভংগ করা, সেও ছিল আমার প্রকৃতিবির্দ্ধ; আমি নিশ্চয় জানতুম, যে জেদ নিয়ে আমি আমার রতের আশ্রয়ে বে'চে আছি, এক-পা ফসকালে সেই জেদ নিয়েই আমার ভাঙা রতের তলায় পিষে মরতে হবে। আমার পক্ষে এর মাঝখানে কোনো ফাঁকির পথ নেই। তা ছাড়া আমি জন্মপাড়াগেরে, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সেকেলে সংকোচ ঘ্রচতে চায় না। তাই মেয়েদের ভালোবাসা নিয়ে যারা অহংকারের বিষয় করে, আমি তাদের অবজ্ঞা করি।

বিদেশী ভালো ডিগ্রিই পেয়েছিল্ম। সেটা এখানে সরকারী কাজে লাগবে না জেনে ছোটোনাগপ্রের চন্দ্রবংশীয় এক রাজার—মনে করা যাক, চন্ডবীর সিংহের দরবারে কাজ নিয়েছিল্ম। সৌভাগ্যন্তমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুনিদ কেন্দ্রিজে পড়াশ্ননা করেছিলেন। দৈবাং তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল জ্বিরকে, সেখানে আমার খ্যাতি তাঁর কানে গিয়েছিল। তাঁকে ব্রিঝয়েছিল্ম আমার স্ল্যান। শ্বনে খ্ব উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে জিয়লজিকাল সভেরি কাজে লাগিয়ে দিলেন। এমন কাজ ইংরেজকে না দেওয়াতে উপরিস্তরের বায়্মন্ডল বিক্ষ্ব হয়েছিল। কিন্তু দেবিকাপ্রসাদ ছিলেন ঝাঝালো লোক। ব্র্ড়ো রাজার মন টল্মল্ করা সত্ত্বেও টিকে গেল্ম।

এখানে আসবার আগে মা আমাকে বললেন, "বাবা, ভালো কাজ পেয়েছ, এইবার একটি বিয়ে করো, আমার অনেক দিনের সাধ মিট্ক।" আমি বলল্ম, "অর্থাৎ কাজ মাটি করো। আমার যে কাজ তার সঙ্গে বিয়ের তাল মিলবে না।" দৃঢ়ে সংকল্প, ব্যর্থ হল মায়ের অনুনয়। যশ্রতন্ত্র সমসত বে ধে-ছেদে নিয়ে চলে এল্ম জঙ্গলে।

এই বার আমার দেশব্যাপী কীতি সম্ভাবনার ভাবী দিগনেত হঠাং যে একট্রুকু গলপ ফ্রটে উঠল, তাতে আলেয়ার চেহারাও আছে, আরও আছে শ্রকতারার। নিচের পাথরকে প্রশ্ন করে মাটির সন্ধানে বেড়াচ্ছিল্ম বনে বনে। পলাশফ্রলের রাঙা রঙের মাতলামিতে তখন বিভার আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরি, মৌমাছি ঘ্রের বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যাবসাদাররা জৌ সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসরের রেশমের গ্রিট। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে মহয়া ফল। ঝির্ঝির্ শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘ্রিরের চলেছিল একটি ছিপ্ছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিল্ম তনিকা। এটা কারখানাঘর নয়, কলেজক্রাস নয়, এ সেই স্খতন্দ্রায় আবিল প্রদোষের রাজ্য যেখানে একলা মন পেলে প্রকৃতি-মায়াবিনী তার উপরেও রংরেজিনীর কাজ করে— যেমন সে করে স্থান্তের পটে।

মনটাতে একট্ব আবেশের ঘোর লেগেছিল। মন্থর হরে এসেছিল কাজের চাল, নিজের উপরে বিরক্ত হয়েছিল্বম; ভিতর থেকে জাের লাগাচ্ছিল্বম দাঁড়ে। মনে ভাবছিল্বম, উপিকাল আবহাওয়ার মাকড়সার জালাে জড়িয়ে পড়ল্বম ব্রিঝ। শরতানি ট্রপিক্স্ এ দেশে জন্মকাল থেকে হাতপাখার হাওয়ায় হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের রক্তে— এড়াতে হবে তার স্বেদসিক্ত জাদ্ব।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে দ্বভাগে চলে গিয়েছে নদী। সেই বাল্বর দ্বীপে দতক্ষ হয়ে বসে আছে বকের দল। দিনাবসানে রোজ এই দ্শাটি ইঙ্গিত করত আমার কাজের বাঁক ফিরিয়ে দিতে, ঝ্বলিতে মাটি-পাথরের নম্নানিয়ে ফিরে চলছিল্ম আমার বাংলোঘরে, সেখানে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে যাব। অপরাহু আর সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা পোড়ো জমির মতো ফালতো অংশ আছে, একলা মান্বের পক্ষে সেইটে কাটিয়ে চলা শস্তু। বিশেষত নির্জন বনে। তাই আমি ওই সময়টা রেখেছি পরখ করার কাজে। ডাইনামোতে বিজলি বাতি জন্বলাই, কেমিক্যাল নিয়ে মাইক্রস্কোপ নিয়ে নিস্তি নিয়ে বিস। এক-একদিন রাত দ্বপ্র পেরিয়ে যায়। আজ আমার সন্ধানে এক জায়গায় ম্যাঙ্গানিজের লক্ষ্ণ যেন ধরা পড়েছিল। তাই দ্বত উৎসাহে চলেছিল্বম। কাকগ্বলো মাথার উপর দিয়ে গেরয়া-রঙের আকাশে কা কা শব্দে চলেছিল বাসায়।

এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজে ফেরায়। পাঁচটি শালগাছের বাহ্ ছিল বনের পথে একটা চিবির উপরে। সেই বেন্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল একটিমার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীগ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগণ্যনার গাঁঠছেণ্ডা সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেরেটি, গাছের গাঁণ্ডতে হেলান দিয়ে পা দ্বটি ব্কের কাছে গা্টিয়ে একমনে লিখছে একটি ডায়ারির খাতা নিয়ে। এক মুহুতে আমার কাছে প্রকাশ পেল একটি অপুর্ব বিস্ময়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। প্রির্মার বান ডেকে আসার মতো বক্ষতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ।

গাছের গর্নড্র আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল্ম। একটি আশ্চর্য ছবি চিহিত হতে লাগল মনের চিরক্ষরণীয়াগারে। আমার বিক্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গোছ, আজ মনে হল জীবনের একটা কোন্ চরমের সংস্পর্শে এসে পেশছল্ম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যন্ত নয়। যে-আঘাতে মান্বের নিজের অজানা একটা অপ্রে বর্প ছিটকিনি খ্লে অব্যারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে। বরাবর জানি, আমি পাহাড়ের মতো খট্খটে, নিরেট। ভিতর থেকে উছলে পডল ঝরনা।

একটা-কিছ্ম বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু মান্ধের সংশা সব চেয়ে বড়ো আলাপের প্রথম কথাটি কী হতে পারে ভেবে পাই নে। সে হচ্ছে খৃস্টীয় প্রাণের প্রথম স্ভির বাণী, আলো জাগ্মক, অব্যক্ত হয়ে যাক ব্যক্ত। এক সময়ে মনে হল—মেয়েটি—ওর আসল নাম পরে জেনেছি কিন্তু সেটা ব্যবহার করব না. ওকে নাম দিল্ম অচিরা। মানে কী। মানে এই, যার প্রকাশ হতে বিলম্ব হল না, বিদান্তের মতো। রইল ঐ নাম। মূখ দেখে মনে হল অচিরা জানতে পেরেছে, কে একজন আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। উপস্থিতির একটা নীরব ধর্নি আছে বর্মা। লেখা বন্ধ করেছে, অথচ উঠতে পারছে না। পলায়নটা পাছে বন্ধ বেশি স্পন্ট হয়। একবার ভাবল্ম বিল, 'মাপ কর্ম'— কী মাপ করা, কী অপরাধ, কী বলব তাকে। একট্ম তফাতে গিয়ে বিলিতি বে'টে কোদাল নিয়ে মাটিতে খোঁচা মারবার ভান করলম্ম, ঝ্রিলতে একটা কী প্রলম্ম, কোটা অত্যন্ত বাজে। তার পরে ঝ্রেকে পড়ে মাটিতে বিজ্ঞানী দ্রিট চালনা করতে করতে চলে গেল্ম। কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি, খাঁকে

ভোলাবার চেণ্টা করেছিল্ম তিনি ভোলেন নি। ম্প্ প্র্র্ষাচন্তের দ্বর্লতার আরও অনেক প্রমাণ তিনি আরও অনেকবার পেয়েছেন, সন্দেহ নেই। আশা করল্ম আমার বেলায় এটা তিনি মনে-মনে উপভোগ করেছেন। এর চেয়ে বেড়া আর অলপএকট্ যদি ডিঙোতুম, তা হলে— তা হলে কী হত কী জানি। রাগতেন, না রাগের ভান করতেন? অত্যন্ত চঞ্চল মন নিয়ে চলেছি আমার বাংলো ঘরের পথে, এমন সময় আমার চোথে পড়ল দ্বই ট্করায় ছিয়করা একথানা চিঠির খাম। এটাকে জিয়লজিকাল নম্না বলে না। তব্ তুলে দেখল্ম। নামটা ভবতোষ মজ্মদার আই. সি. এস.; ঠিকানা ছাপরা, মেয়েলি হাতে লেখা। টিকিট লাগানো আছে, তাতে ডাকঘরের ছাপ নেই। যেন কুমারীর দ্বিধা। আমার বিজ্ঞানী ব্র্ম্বি; প্পণ্ট ব্রুতে পারল্ম, এই ছেণ্ডা চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্রাজেডির ক্ষতচিহ্ন আছে। প্থিবীর ছেণ্ডা স্তর থেকে তার বিশ্লবের ইতিহাস বের করা আমাদের কাজ। সেই আমার সন্ধানপট্ব হাত এই ছেণ্ডা খামের রহস্য আবিষ্কার করতে সংকল্প করলে।

ইতিমধ্যে ভাবছি, নিজের অন্তঃকরণের রহস্য অভূতপূর্ব। এক-একটা বিশেষ অবজ্ঞার সংস্পর্শে তার ভাবখানা কী যে একটা নতুন আকারে দানা বেঁধে দেখা দেয়, এবারে তার পরিচয়ে বিশ্বিত হয়েছি। এতিদিন যে-মনটা নানা কঠিন অধ্যবসায় নিয়ে শহরে শহরে জীবনের লক্ষ্য সন্ধানে ঘ্রয়েছ, তাকে স্পণ্ট করে চিনেছিল্ম। ভেবেছিল্ম সেই আমার সত্যকার স্বভাব, তার আচরণের ধ্রবত্ব সন্বন্ধে আমি হলফ করতে পারতুম। কিন্তু তার মধ্যে ব্রন্থিশাসনের বহিভূতি যে-একটা ময়ে ল্মকিয়ে ছিল, তাকে এই প্রথম দেখা গেল। ধরা পড়ে গেল আরণ্যক, যে যুক্তি মানে না, যে মোহ মানে। বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশন্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্রবনি। দিনে দ্বপ্ররে ঝাঁ ঝাঁ করে তার উদান্ত স্বর, রাতে দ্বপ্রের মন্দ্র-গন্দ্ভীর ধর্ননি, গ্রন্ধন করতে থাকে জীব-চেতনায়, আদিম প্রাণের গ্র্ড্রেরণায় ব্রন্থিকে দেয় আবিষ্ট করে।

জিয়লজির চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এই আরণ্যক মায়ার কাজ চলছিল খ্রজছিল্ম রেডিয়মের কণা, যদি কুপণ পাথরের মুঠির মধ্য থেকে বের করা যায়: দেখতে পেল্ম অচিরাকে, কুস্মিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে। এর পূর্বে বাঙালি মেয়েকে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু সবকিছ, থেকে স্বতন্ত্র ভাবে এমন একান্ত করে তাকে দেখবার সূ্যোগ পাই নি। এখানে তার শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিল। বিদেশিনী রূপসী তো অনেক দেখেছি. যথোচিত ভালোও লেগেছে। কিন্তু বাঙালি মেয়ে এই যেন প্রথম দেখল্ম, ঠিক যে-জায়গায় তাকে সম্পূর্ণ দেখা যেতে পারে এই নিভত বনের মধ্যে সে নানা পরিচিত-অপরিচিত বাস্তবের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে নেই: দেখে মনে **२য়** না, সে বেণী দুলিয়ে ভায়োসিশনে পডতে যায়, কিংবা বেথনে কলেজের ডিগ্রিধারিণী, কিংবা বালিগঞ্জের টেনিসপার্টিতে উচ্চ কলহাস্যে চা পরিবেশন করে। অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় হর, ঠাকুর কিংবা রাম বসুর যে গান শুনে তারপরে ভূলে গিয়েছিল্ম, ষে-গান আজ রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে পাড়া মুখরিত করে না, জানিনে কেন মনে হল সেই গানের সহজ রাগিণীতে ঐ বাঙালি মেয়েটির র্পের ভূমিকা—মনে রইল সই মনের বেদনা। এই গানের সূরে যে-একটি কর্ল ছবি আছে, সে আজ রূপ নিয়ে আমার চোখে স্পণ্ট ফুটে উঠল। এও সম্ভব হল। কোন্ প্রবল ভূমিকদেপ প্রথিবীর যে-তলায় লুকোনো আপেনয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজি শাস্ত্রে তা পড়েছি, নিজের মধ্যে দেখলমে সেই নিচের তলায় অন্ধকারের তপত্রবিগলিত জিনিসকে হঠাৎ উপরের আলোতে। কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধবের অটল অন্তঃস্তরে এই উলটপালট আমি কোনোদিন আশা করতে পারি নি।

বুঝতে পার্নাছ, যখন আমি রোজ বিকেল বেলায় এই পথ দিয়ে আমার কাজে ফিরেছি, ও আমাকে দেখেছে, অনামনস্ক আমি ওকে দেখি নি। বিলেতে যাবার পর থেকে নিজের চেহারার উপর একটা গর্ব জন্মেছে। ও, হাউ হ্যান্ডসম—এই প্রশাস্ত কানাকানিতে আমার অভাস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিলেতফেরত আমার কোনো কোনো বন্ধর কাছে শুনেছি, বাঙালি মেয়ের রুচি আলাদা, তারা মোলায়েম মেয়েলি রূপই পরেষের রূপে খোঁজে। চলিত কথা হচ্ছে—কার্তিকের মতো रहराता। वार्धान कार्जिक आत यारे रहाक. कारना भूतुरुष **एनवरमनार्भा**छ नया। প্যারিসে একজন বান্ধবীর মুখে শুনেছি, বিলিতি সাদা রঙ রঙের অভাব: ওরিরেণ্টালের দেহে গ্রম আকাশ যে রঙ এ কে দেয় সে সত্যিকার রঙ, সে ছায়ার রঙ, ঐ রঙই আমাদের ভালো লাগে: এ কথাটা বঙ্গোপসাগরের ধারে বোধ হয় খাটে না। এতদিন এ-সব আলোচনা আমার মনেই ওঠে নি। কয়েকদিন ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদে-পোড়া আমার রঙ, লম্বা আমার প্রাণসার দেহ, শক্ত আমার বাহ.. দ্রতে আমার গতি, শর্নেছি দ্র্ঘি আমার তীক্ষা, নাক চিবুক কপাল নিয়ে স্কুস্পর্ট জোরালো আমার চেহারা। এপ স্টাইন পাথরে আমার মূর্তি গড়তে চেয়েছিল, সময় দিতে পারি নি। কিন্তু বাঙালিকে আমি মায়ের খোকা বলেই জানি, আর মায়েরা তাদের কোলের ধনকে মোমে-গড়া পত্নতুলের মতো দেখতেই ভালোবাসে। এ-সব কথা মনের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে আমাকে রাগিয়ে তলছিল। আগেভাগেই কল্পনায় ঝগড়া করছিলমে আচরার সঙ্গে, বলছিলমে, 'তুমি যাকে বলো সান্দর সে বিসজ্জনের দেবতা, তোমাদের স্তব যদি বা পায় সে, টেকে না বেশিদিন।' বলছিল্ম, 'আমি বড়ো বড়ো দেশের স্বয়ন্বরসভার মালা উপেক্ষা করে এসেছি, আর তমি আমাকে উপেক্ষা করবে?' গায়ে পড়ে এই বানানো ঝগড়া এমনি ছেলেমান্যি যে. একদিন হেসে উঠেছি আপন উষ্মায়। এদিকে বিজ্ঞানীর যুক্তি কাজ করছে ভিতরে ভিতরে। মনকে জানাই, এটাও একটা মস্ত কথা, আমার যাতায়াতের পথের ধারে ও বসে থাকে— একান্ত নিভূতই যদি ওর প্রার্থনীয় হত, তা হলে ঠাঁই বদল করত। প্রথম প্রথম আমি ওকে আড়ে আড়ে দেখেছি, যেন দেখে নি এই ভান করে। ইদানীং মাঝে মাঝে স্পষ্ট চোখোচোখি হয়েছে— যতদরে আমার বিশ্বাস, সেটাকে চার চোথের অপঘাত বলে ওর মনে হয় নি।

এর চেয়েও বিশেষ একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। এর আগে দিনের বেলায় মাটি-পাথরের কাজ সাংগ করে দিনের শেষে ঐ পঞ্চবটীর পথ দিয়ে একবারমার যেতেম বাসার দিকে। সম্প্রতি যাতায়াতের প্রনরাবৃত্তি হতে আরম্ভ হয়েছে। এই ঘটনাটা যে জিয়লজি সম্পর্কিত নয়, সে কথা বোঝবার মতো বয়স হয়েছে অচিরার, আমারও সাহস রুমশ বেড়ে চলল যখন দেখল্মম, এই স্কুস্পট ভাবের আভাসেও তর্ণীকে স্থানচ্যুত করতে পারল না। এক-একদিন হঠাং পিছন ফিরে দেখেছি, অচিরা আমার তিরোগমনের দিকে চেয়ে আছে, আমি ফিরতেই তাড়াতাড়ি ডায়ারির দিকে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। সন্দেহ হল, ওর ডায়ারি লেখার ধারায় আগেকার মতো বেগ নেই। আমার বিজ্ঞানী ব্রদ্ধিতে মনোরহস্যের আলোচনা জেগে উঠল। ব্রেছি সে কোনো-এক প্রের্যের জন্যে তপস্যার রত নিয়েছে, তার নাম

ভবতোষ, সে ছাপরায় অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজেস্ট্রেটি করছে বিলেত থেকে ফিরে এসেই। তার পূর্বে দেশে থাকতে এদের দূজনের প্রণয় ছিল গভীর, কাজ নেবার মূথেই একটা আকস্মিক বিশ্লব ঘটেছে। ব্যাপারটা কী, খবর নিতে হবে। শস্ত হল না, কেননা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কেন্দ্রিজের সতীর্থ আছে বিভক্ম।

ভাকে চিঠি লিখে পাঠালম, 'বেহার সিভিল সাভিসে আছে ভবতোষ। কন্যাকতাদের মহলে জনশ্রুতি শোনা যায়, লোকটি সংপাত্র। আমার কোনো বন্ধর্ আমাকে তাঁর মেয়ের জন্যে ঐ লোকটিকে প্রাজাপতিক ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না, আদ্যন্ত খবর নিয়ে তুমি যদি আমাকে জানাও, কৃতজ্ঞ হব। লোকটির মতিগতি কী রকম তাও জানতে চাই।'

উত্তর এল, 'রাস্তা বন্ধ। আর মতিগতি সম্বন্ধে এখনও যদি কোত্ত্তল বাকি থাকে, তবে শোনো।—

কলেজে পড়বার সময় আমি ছার ছিল্ম ডান্তার অনিলকুমার সরকারের—
আ্যাল্ফারেটের অনেকগর্বলি অক্ষর জোড়া তাঁর নাম। যেমন তাঁর অসাধারণ পাশ্ডিত্য,
তেমনি ছেলেমান্ম্রের মতো তাঁর সরলতা। একমার সংসারের আলো তাঁর নাতনিটিকে
যদি দেখো, তা হলে মনে হবে সাধনায় খ্র্শি হয়ে সরস্বতী কেবল যে আবিভূতি
হয়েছেন তাঁর ব্রশ্বিলাকে তা নয়, র্প নিয়ে এসেছেন তাঁর কোলে। ঐ শয়তান
ভবতোষ দ্বল ওঁর স্বর্গলোকে। ব্র্শিধ তার তীক্ষ্ম, বচন তার অনর্গল। প্রথমে
ভূললেন অধ্যাপক, তারপরে ভূলল তাঁর নাতনি। ওদের অসহ্য অন্তর্গণতা দেখে
আমাদের হাত নিস্পিস্ করত। কিছ্ব বলবার পথ ছিল না, বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি
স্থির হয়ে গিয়েছিল, কেবল অপেক্ষা ছিল বিলেত গিয়ে সিভিল সাভিসে উত্তীর্ণ
হয়ে আসার। তার পাথেয় আর থরচ জ্বগিয়েছেন অধ্যাপক। লোকটার সদির ধাত
ছিল। বিধির ভগবানের কাছে আমরা দ্ববেলা প্রার্থনা করেছি, বিবাহের প্রে
লোকটা যেন ন্মুমোনিয়া হয়ে মরে। কিন্তু মরে নি। পাস করেছে। করেই ইন্ডিয়া
গ্রমেশিটর উচ্চপদম্থ একজন ম্বর্বিবর মেয়েকে বিয়ে করেছে। লঙ্জায় ক্ষোভে
নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে মর্মাহত মেয়েটিকে নিয়ে অধ্যাপক কোথায় যে অন্তর্ধান
করেছেন, তার থবর রেথে যান নি।

চিঠিখানা পড়ল্ম। দ্রু সংকল্প করল্ম, এই মেরেটিকে তার লঙ্জা থেকে অবসাদ থেকে উদ্ধার করব।

ইতিমধ্যে অচিরার সঙেগ কোনোরকম করে একটা কথা আরম্ভ করবার জন্যে মন ছট্ফট্ করতে লাগল। যদি বিজ্ঞানী না হয়ে হতুম সাহিত্যরাসক, কিংবা বাঙাল না হয়ে যদি হতুম পশ্চিমবঙ্গের আধর্নক, তা হলে নিশ্চর মুখে কথা বাধত না। কিন্তু বাঙালি মেয়েকে ভয় করি, চিনি নে বলে বোধ হয়। একটা ধারণা ছিল, হিন্দুনারী অজানা পরপুর্ব্যমাত্রের কাছে একান্তই অন্ধিগম্য। খামকা কথা কইতে যাই যদি, তা হলে ওর রক্তে লাগবে অশ্বিচিতা। সংস্কার জিনিসটা এমনি অন্ধ। এখানে কাজে যোগ দেবার প্রে কিছ্বদিন তো কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি— আত্মীয়বন্ধ্মহলে দেখে এল্ম সিনেমামঞ্পথবর্তিনী রঙমাখানো বাঙালি মেয়ে, যারা জাতবান্ধবী, তাদের— থাক্ তাদের কথা। কিন্তু অচিরার কোনো পরিচয় না পেয়েই মনে হল, ও আর-এক জাতের— এ কালের বাইরে আছে দাঁড়িয়ে নির্মল আত্মমর্যাদায়, স্পর্শভীর্ মেয়ে। মনে-মনে কেবলই ভাবছি, প্রথম একটি কথা শ্রহ্

এই সময়ে কাছাকাছি দুই-একটা ডাকাতি হয়ে গিয়েছিল। মনে হল এই

উপলক্ষে অচিরাকে বলি, 'রাজাকে বলে আপনার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করে দিই।' ইংরেজ মেয়ে হলে হয়তো এই গায়েপড়া আন্ক্লাকে স্পর্ধা মনে করত, মাথা বাঁকিয়ে বলত, 'সে ভাবনা আমার'; কিন্তু এই বাঙালির মেয়ে যে কী ভাবে কথাটা নেবে, আমার সে অভিজ্ঞতা নেই। দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে থেকে আমার মনের অভ্যাস অনেকখানি জড়িয়ে গেছে বিলিতি সংস্কারে।

দিনের আলো প্রায় শেষ হরে এসেছে। এইবার অচিরার ঘরে ফেরবার সময়, কিংবা ওর দাদামশায় এসে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। এমন সময়ে একজন হিন্দ্বস্থানী গোঁয়ার এসে অচিরার হাত থেকে হঠাৎ তার ব্যাগ আর ডায়ারিটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি সেই মৃহ্তেই বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল্বম, "কোনো ভয় নেই আপনার।"— এই বলে ছবুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে ব্যাগ আর থাতা ফেলে দৌড় মারলে। আমি লুঠের ধন নিয়ে এসে অচিরাকে দিলুম।

অচিরা বললে. "ভাগ্যিস আপনি—"

আমি বলল্ম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিস ও লোকটা এসেছিল।"
"তার মানে?"

"তার মানে, ওরই সাহায়ে আপনার সঙ্গে প্রথম কথাটা হয়ে গেল। এতিদন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না, কী যে বলি।"

"কিন্তু ও যে ডাকাত।"

"না, ও ডাকাত নয়, ও আমার বরকন্দাজ।"

অচিরা মনুখে তার খরেরী রঙের আঁচল তুলে ধরে খিল্খিল্ করে হেসে উঠল। কী মিষ্টি তার ধর্নি, যেন ঝর্নার স্ত্রোতে নর্ড়ির স্বরওয়ালা শব্দ। হাসি থামতেই বললে, "কিন্তু সতিয় হলে খুব মজা হত।"

"মজা হত কার পক্ষে।"

"যাকে নিয়ে ডাকাতি তার পক্ষে। এই রকম যে একটা গল্প পড়েছি।" "তারপরে উন্ধারকর্তার কী হত।"

"তাকে বাডি নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে দিত্য।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে।"

"তার তো আর-কিছ্মতে দরকার নেই। সে তো আলাপ করবার প্রথম কথাটা চেয়েছিল— পেয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম কথা।"

"গাণিতের সংখ্যাগ্বলো হঠাৎ ফ্ররোবে না তো।"

"কেন ফুরোবে।"

"আচ্ছা, আপনি হলে আমাকে প্রথম কথাটা কী বলতেন।"

"আমি হলে বলতুম, রাস্তায় ঘাটে কতকগুলো নুড়ি কুড়িয়ে কী ছেলে-মানুষি করছেন। আপনার কি বয়স হয় নি।"

"কেন বলেন নি।"

"ভয় করেছিল।"

"ভয়? আমাকে ভয়?"

"আপনি যে বড়ো লোক। দাদ্র কাছে শ্রনেছি। তিনি যে আপনার লোখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছিলেন। তিনি যা পড়েন আমাকে বোঝাতে চেন্টা করেন।"

"এটাও করেছিলেন?"<sup>•</sup>

"হাঁ, করেছিলেন। কিন্তু লাটিন নামের পাহারার ঘটা দেখে জ্ঞোড়হাত করে বলেছিল্ম, দাদ্ম, এটা থাক্, বরণ্ড তোমার কোয়ন্টম থিয়োরির বইখানা নিয়ে আসি।"

"সেটা বুঝি আপনি বুঝতে পারেন?"

"কিছ্মান্ত না। কিন্তু দাদ্র একটা বন্ধ সংস্কার আছে— সবাই সবংকছ্ই ব্রত্তে পারে। তাঁর সে বিশ্বাস ভাঙতে আমার ভালো লাগে না। তাঁর আর-একটা আশ্চর্য ধারণা আছে— মেরেদের সহজব্দিধ প্রর্যের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষা। তাই ভয়ে ভয়ে আছি এইবার নিশ্চরই 'টাইম-স্পেস'-এর জোড়-মেলানো সন্বন্ধের ব্যাখ্যা আমাকে শ্নতে হবে। আসল কথা, মেরেদের উপর তাঁর কর্মণার অন্ত নেই। দিদিমা যখন বেচে ছিলেন, বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মুখ বন্ধ করে দিতেন। তাই মেরেদের তীক্ষা ব্লিধ যে কতদ্রে যেতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিদিমার কাছ থেকে পান নি। আমি ওঁকে হতাশ করতে পারব না। অনেক শ্নেছে, ব্লিঝ নি, আরও অনেক শ্নেব আর ব্র্বেব না।"

অচিরার দুই চোখ কোতুকে দেনহে জবল্জবল্ ছল্ছল্ করে উঠল। ইচ্ছে করিছল, দিনগধ কণ্ঠের এই আলাপ শীঘ্র যেন শেষ হয়ে না যায়। দিনের আলো দ্লান হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জবলে উঠেছে শালবনের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা জবালানি-কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে, দুর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, "দিদি, কোথায় তুমি। অন্ধকার হয়ে এল যে। আজকাল সময় ভালো নয়।"

"ভালো তো নয়ই দাদ্ব, তাই একজন রক্ষাকর্তা নিযুক্ত করেছি।"

অধ্যাপক আসতেই তাঁর পায়ের ধ্বলো নিয়ে প্রণাম করল্ম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরিচয় দিলুম, "আমার নাম নবীনমাধ্ব সেনগুংক।"

ব্দেধর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন. "বলেন কী, আপনিই ভাক্তার সেনগ্নগত? আপনি তো ছেলেমানুষ।"

আমি বলল্ম, "নিতান্ত ছেলেমান্য। আমার বয়স ছাত্রশের বেশি নয়।" আবার আচিরার সেই কলমধ্র কপ্ঠের হাসি, আমার মনে যেন দ্বনো লয়ের ঝংকারে সেতার বাজিয়ে দিলে। বললে, "দাদ্র কাছে প্থিবীর সবাই ছেলেমান্য, আর দাদ্ হচ্ছেন সকল ছেলেমান্যের আগরওয়ালা।"

অধ্যাপক বললেন, "আগরওয়ালা? একটা নতুন শব্দ বাংলায় আমদানি করলে। কোথা থেকে জোটালে।"

"সেই যে তোমার ভালোবাসার মাড়োয়ারি ছাত্র, কুন্দনলাল আগরওয়ালা: আমাকে এনে দিত বোতলে করে আমের চার্টান; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল্ম. আগরওয়ালা কথাটার মানে কী। সে বলেছিল, পায়োনিয়র।"

অধ্যাপক বললেন, "ডান্তার সেনগ্ন্পত, আপনার সংখ্যা আলাপ হল যদি, আমাদের ওখানে যেতে হবে তো।"

"কিচ্ছন বলতে হবে না, দাদন। যাবার জন্যে লাফালাফি করছেন। আমার কাছে শনুনেছেন, দেশকালের একজোট তত্ত্ব নিয়ে তুমি ব্যাখ্যা করবে আইন্স্টাইনের কাঁধে চডে।"

মনে মনে বলল্ম, 'সর্বনাশ। কী দুল্টুমি।' '

অধ্যাপক অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আপনার বৃত্তি 'টাইম্-স্পেস'-এর—"

আমি বাসত হয়ে বলে উঠলমে; "কিচ্ছা বাঝি নে 'টাইম্-স্পেস'-এর । আমাকে বোঝাতে গেলে আপনার সময় নন্ট হবে মাত্র।"

বৃদ্ধ বাগ্র হয়ে বলে উঠলেন, "সময়! এখানে সময়ের অভাব কোথায়। আছো, এক কাজ কর্ন-না, আজকে নাহয় আমাদের ওখানে আহার করবেন, কী বলেন।" আমি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, 'এখুখনি।'

অচিরা বলে উঠল, "দাদ্ব, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমান্য। যখন-তখন নেমন্তল্প করে তুমি আমাকে মুশ্বিলে ফেল। এই দন্ডকারণ্যে ফিরপোর দোকান পাব কোথায়। ওঁরা বিলেতের ডিনার-খাইয়ে জাতের সর্বাগ্রাসী মানুষ, কেন তোমার নাতনির বদনাম করবে। অন্তত ভেটকিমাছ আর ভেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তা হলে কবে আপনার স্ক্রবিধে হবে বল্কন।"

"স্বিধে আমার কালই হতে পারবে। কিন্তু অচিরা দেবীকে বিপন্ন করতে চাই নে। ঘোর জংগলে পাহাড়ে গ্রেগাহ্বরে আমাকে ভ্রমণে যেতে হয়। সংগে রাখি থলে ভরে চি'ড়ে, ছড়াকয়েক কলা, বিলিতি বেগন্ন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনেবাদামও কখনও থাকে। আমি সংগে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন, অচিরা দেবী দই দিয়ে স্বহস্তে মেখে আমাকে খাওয়াবেন, এতে যদি রাজী থাকেন তা হলে কোন কথা থাকবে না।"

"দাদ্ব বিশ্বাস কোরো না এ-সব লোককে। তুমি বাংলা মাসিকে লিখেছিলে বাঙালির খাদ্যে ভিটামিনের প্রভাব, সে উনি পড়েছেন, তাই কেবল তোমাকে খ্রিশ করবার জন্যে চি'ডেকলার ফর্দ তোমাকে শোনালেন।"

আমি ভাবলমে, মুশকিলে ফেললে। বাংলা কাগজে ডাক্তারের লেখা ভিটামিনের তত্ত্ব পড়া কোনোকালে আমার দ্বারা সম্ভব নয়; কিন্তু কব্ল করি কী করে।
—িবিশেষত উনি যখন উৎফর্ল্ল হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেটা পড়েছেন নাকি।"

আমি বলল্বম, "পড়ি বা না-পড়ি তাতে কিছ্ব আসে যায় না, আসল কথা—" "আসল কথা, উনি নিশ্চয় জানেন কাল যদি ওঁকে খাওয়াই, তা হলে ওঁর পাতে পশ্বপক্ষী স্থাবরজ্ঞাম কিছ্বই বাদ পড়বে না। সেই জন্যে অত নিশ্চিন্ত মনে বিলিতি বেগ্বনের নামকীতনি করলেন। ওঁর শরীরটার দিকে দেখো না চেয়ে, শ্ব্দ্ব শাকারে গড়া বলে কেউ সন্দেহ করতে পারে? দাদ্ব, তুমি সবাইকেই অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস কর, এমনকি, আমাকেও। সেইজন্যে ঠাট্টা করে তোমাকে কিছ্ব বলতে সাহস করি নে।"

বলতে বলতে ধীরে ধীরে আমরা ওঁদের বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময় হঠাং অচিরা বলে উঠল, "এইবার আপনি ফিরে যান বাসায়।"

"কেন, আমি ভেবেছিল্ম আপনাদের বাড়ির দরজা পর্যক্ত পেশছে দিয়ে আসব।"

"ঘর এলোমেলো হয়ে আছে। আপুনি বলবেন, বাঙালি মেয়েরা সব অগোছালো। কাল এমন করে সাজিয়ে রাখব যে মেমসাহেবের কথা মনে পড়বে।"

অধ্যাপক বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না ডক্টর সেনগর্গত, আচি বেশি কথা কচ্ছে, কিন্তু ওর স্বভাব নয় সেটা। এখানে বড়ো নির্জন বলে ও জর্ড়ে রাখে আমার মনকে অনুগলি কথা কয়ে। সেটাই ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। ও যুখন চুপ করে থাকে তখনই আমার ঘরটা যেন ছম্ছম্ করতে থাকে, আমার মনটাও। ও জানে সে কথা। আমার ভয় করে পাছে ওকে কেউ ভুল বোঝে।"

ব্যুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে অচিরা বললে, "ব্যুক্ন-না দাদ্য, অত্যন্ত অনিন্দনীয়া হতে চাই নে, সেটা অত্যন্ত আনইণ্টারেস্টিঙ।"

অধ্যাপক সগর্বে বলে উঠলেন, "জানেন সেনগ্নুপ্ত, আমার দিদি কিন্তু কথা কইতে জানে, অমন আমি কাউকে দেখি নি।"

"তুমি আমার মতো কাউকে দেখো নি দাদ্র, আমিও কাউকে দেখি নি তোমার মতো।"

আমি বলল্ম, "আচার্যদেব, যাবার আগে আমাকে কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আপনি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনে-মনে ততবার জিভ কাটতে থাকি। আমাকে তুমি যদি বলেন, তা হলে সেটাতেই যথার্থ আপনার স্নেহে সম্মান পাব। এ বাড়িতে আমাকে তুমি-শ্রেণীতে তুলে দিতে আপনার নাতনিও সাহাষ্য করবেন।"

"সর্বনাশ। আমি সামান্য নাতনি, হঠাৎ অত উচুতে নাগাল পাব না, আপনি বড়োলোক। আমি বলি আর-কিছ্বদিন যাক, যদি ভুলতে পারি আপনার ডিগ্রিধারী রূপ, তা হলে সবই সম্ভব হবে। কিন্তু দাদ্র কথা স্বতন্ত্র। এখনই শ্রর্করো। দাদ্ব, বলো তো, তুমি কাল খেতে এসো, দিদি যদি মাছের ঝোলে ন্ব বেশি দিয়ে ফেলে, তা হলে ভালোমান্ধের মতো সহ্য কোরো, বোলো, বাঃ কী চমৎকার, পাতে আরও একট্ব দিতে হবে।"

অধ্যাপক সন্দোহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই, আর কিছুকাল আগে যদি আমার দিদিকে দেখতে, তা হলে ব্রুতে পারতে, আসলে ও লাজুক। সেইজন্যে ও যখন আলাপ করা কর্তব্য মনে করে, তখন জোর করতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগৃহ্পত , দাদ্ব আমাকে কী রকম মধ্র করে শাসন করেন। যেন ইক্ষ্কুড়িড দিয়ে। অনায়াসে বলতে পারতেন, তুমি বড়ো মুখরা, তোমার প্রগল্ভতা অত্যন্ত অসহ্য। আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেণ্ড করবেন। কী বলবেন, বলুন না।"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে?"

"আপনি জানেন আমার মনের কথা।"

"তা হলে থাক্। এখন বাড়ি যান।"

"একটা কথা বাঁকি আছে। কাল আপনাদের ওখানে যে নেমন্তর সে আমার নতুন নামকরণের। কাল থেকে নবীনমাধব নাম থেকে লোপ পাবে ডাক্তার সেনগ্ন্ত। স্যের্বর কাছে আনাগোনা করতে গিয়ে ধ্মকেতুর যেমন লেজটা যায় উড়ে, মন্ডটা থাকে বাাক।"

"তা হলে নামকর্তন বল্বন, নামকরণ বলছেন কেন।"

"আচ্ছা, তাই সই।"

এইখানে শেষ হল আমার প্রথম বড়োদিন।

বার্ধ কোর কী প্রশান্ত সৌন্দর্য, কী সোম্য মর্তি। চোখদর্টি যেন আশীর্বাদ করছে। হাতে একটি পালিশ-করা লাঠি, গলায় শুদ্রু পাট-করা চাদর, ধর্বিত যক্ষে কোঁচানো, গায়ে তসরের জামা, মাথায় শ্র চুল বিরল হয়ে এসেছে, কিল্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্পন্ট বোঝা যায় এর সাজসঙ্জায় এর দিনযান্রায় নাতনির হাতের শিল্পকার্য। ইনি যে অতিলালনের অত্যাচার সহ্য করেন, সে কেবল এই মেয়েটিকে খুনি রাখবার জন্যে।

আমার বৈজ্ঞানিক খবরকে ছাড়িয়ে উঠল, এ'দের খবর নেওয়া। অধ্যাপকের নাম ব্যবহার করব, অনিলকুমার সরকার। গত জেনেরেশনের কেন্দ্রিজ য়ুনিভার- সিটির পি-এইচ ডি দলের একজন। মাসকয়েক আগে একটি ঔপনাগরিক কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করে এখানকার স্টেটের একটা পরিত্যক্ত ডাকবাংলা ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন। এইটে হল ইতিহাসের খসড়া, বাকিট্রুকু বিষ্কমের চিঠি থেকে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আমার গল্পের আদিপর্ব শেষ হয়ে গেল। ছোটোগস্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটাকে ফলিয়ে বলবার লোভ করব না. ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাই নে।

অচিরার সঙ্গে স্পন্ট কথা বলার যুগ এল সংক্ষেপেই। সেদিন চড়িভাতি হয়েছিল তনিকা নদীর তীরে।

অধ্যাপক ছেলেমান্বের মতন হঠাং আমাকে জিগ্গেসা করে বসলেন, "নবীন, তোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

প্রশ্নটা এতই স্কৃপণ্ট ভাবব্যঞ্জক যে, আর কেউ হলে ওটা চেপে যেত। আমি উত্তর করলম, "না, এখনও তো হয় নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথাই এড়ায় না। সে বললে, "দাদ্ব, ঐ এখনও শব্দটা সংশয়গ্রহত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্থনা দেবার জন্যে। ওর কোনো যথার্থ মানে নেই।"

"একেবারে মানে যে নেই, এ কথা নিশ্চিত স্থির করলেন কী করে।"

"এটা গণিতের প্রব্লেম—তাও হাইয়ার ম্যাথ্ম্যাটিক্স্ বললে যা বোঝায়, তা নয়। প্রেই শোনা গেছে, আপনি ছত্তিশ বছরের ছেলেমান্ষ। হিসেব করে দেখল্ম, এর মধ্যে আপনার মা অন্তত পাঁচসাতবার আপনাকে বলেছেন, 'বাবা, ঘরে বউ আনতে চাই।' আপনি বলেছেন, 'তার আগে চাই লোহার সিন্দ্রকে টাকা আনতে'। মা চোখের জল মুছে চুপ করে রইলেন। তারপরে ইতিমধ্যে আপনার আর-সব হয়েছে, কেবল ফাঁসি ছিল বাকি। শেষকালে এখানকার রাজসরকারে যখন মোটা মাইনের পদ জর্টল, মা আবার বললেন, 'বাবা, এবার বিয়ে করতে হবে, আমার আর কদিন বা সময় আছে।' আপনি বললেন, 'আমার জীবন আর আমার সায়ান্স এক, সে আমি দেশকে উৎসর্গ করব। আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।' হতাশ হয়ে আবার তিনি চোখের জল মুছে বসে আছেন। আপনার ছত্তিশ বছর বয়সের গণিতফল গণনা করতে আমার গণনায় ভূল হয়েছে কি না বল্বন, সতিত করে বল্বন।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা কওয়া বিপজ্জনক। কিছ্বদিন আগেই একটা ব্যাপার ঘটেছিল। প্রসংগক্তমে অচিরা আমাকে বলেছিল, "আমাদের দেশে মেয়েদের আপনারা পান সংসারের সঙ্গিনীর পে। সংসারে যাদের দরকার নেই, এদেশের মেয়েরাও তাদের কাছে অনাবশ্যক। কিল্তু বিলেতে যারা বিজ্ঞানের তপস্বী, তাদের তো উপযুক্ত তপস্বিনী জোঁটে, যেমন ছিল অধ্যাপক কুরির সধ্মির্ণী মাদাম কুরি।

সে-রকম কোনো মেয়ে আপনি সে দেশে থাকতে পান নি?" মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনের কথা। একসংখ্য কাজ করেছি ল'ডনে থাকতে। এমনকি, আমার একটা রিসচের বইয়ে আমার নামের সংখ্য তাঁর নামও জড়িত ছিল। মানতে হল কথাটা। অচিরা বললে, "তাঁকে আপনি বিয়ে করলেন না কেন। তিনি কি রাজী ছিলেন না।"

আবার মানতে হল, "হাঁ, প্রস্তাব তাঁর দিক থেকেই উঠেছিল।" "তবে?"

"আমার কাজ যে ভারতবর্ষের। শুধু সে তো বিজ্ঞানের নয়।"

"অর্থাৎ ভালোবাসার সফলতা আপনার মতো সাধকের কামনার জিনিস নয়। মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।"

এর জবাবটা হঠাৎ মুখে এল না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অচিরা বললে, "বাংলা সাহিত্য আপনি বোধ হয় পড়েন না। কচ ও দেবেষানা বলে একটা কবিতা আছে। তাতে ঐ কথাই আছে, মেয়েদের রত হচ্ছে প্রুষ্ককে বাঁধা, আর প্রুষ্কদের রত সে-বাঁধন কাটিয়ে অমরলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অন্বরোধ এড়িয়ে, আপনি কাটিয়ে এসেছেন মায়ের অন্বরা। একই কথা। মেয়েপ্রুষ্করে এই চিরকালের দ্বন্দের আপনি জয়া হয়েছেন। জয় হোক আপনার পোর্বের। কাঁদ্বক মেয়েরা, সে-কাল্লা আপনারা নিন প্রজার নৈবেদ্য। দেবতার উদ্দেশে আসে নৈবেদ্য, কিন্তু দেবতা থাকেন নিরাসন্ত।"

অধ্যাপক এই আলোচনার মূল লক্ষ্য কিছুই ব্রুলেন না। সগরে বললেন, "দিদির মূখে গভীর সত্য কেমন বিনা চেষ্টায় প্রকাশ পায়, বাইরের লোকে শ্রুনলে মনে করবে—"

তাঁর কেবলই ভয়, বাইরের লোক তাঁর নাতনিকে ঠিক ব্রঝতে পারবে না। অচিরা বললে, "বাইরের লোক মেয়েদের জেঠামি সইতে পারে না, তাদের কথা তুমি ভেবো না। তুমি আমাকে ঠিক ব্রঝলেই হল।"

আচিরা খ্ব বড়ো কথাও বলে থাকে হাসির ছলে, কিন্তু আজ সে কী গম্ভীর। আমার একটা কথা আন্দাজে মনে হল, ভবতোষ ওকে ব্যক্তিরেছিল যে, সে যে ভারতসরকারের উচ্চগগনের জ্যোতিলোক থেকে বধ্য এনেছে, তারও লক্ষ্য খ্ব উচ্চ এবং নিঃস্বার্থ। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশাসনের ভাণ্ডার হতেই সে শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে দেশের কাজে লাগাতে। এত সহজ নয় আচিরাকে ছলনা করা। সে যে ভোলে নি. তার প্রমাণ রয়ে গেছে সেই ন্বিখণ্ডিত চিঠির খাম্টা থেকেই।

অচিরা আবার বললে, "দেবযানী কচকে কী অভিসম্পাত দিয়েছিল জানেন, নবীনবাব,?"

"না।"

"বলেছিল, 'তোমার জ্ঞানসাধনার ধন তুমি নিজে ব্যবহার করতে পারবে না, অন্যকে দান করতে পারবে।' আমার কাছে কথাটা আশ্চর্য বোধ হয়। যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত কেউ য়ুরোপকে, তা হলে সে বে'চে যেত। বিশেবর জিনিসকে নিজের জিনিসের মতো ব্যবহার করেই ওরা লোভের তাড়ায় মরছে। সতিয় কি না বলো, দাদু।"

"খব সতি। কিন্তু আশ্চর্য এই, এত কথা তুমি কী করে ভাবলে।"

"নিজগ্রণে একট্রও নয়। ঠিক এইরকম কথা তোমার কাছে অনেকবার শ্রেছি। তোমার একটা মহদ্গ্রণ আছে, ভোলানার্থ তুমি, কখন্ কী বল, সমস্ত ভুলে যাও। চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভয় থাকে না।" আমি বললম্ম, "চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা। বিদ্যায় বল, রাজেই বল, বড়ো বড়ো সম্রাট বড়ো বড়ো চোর। আসল কথা, তারাই ছিচকে চোর ছাপ মারবার প্রেই ষারা ধরা পড়ে।"

অচিরা বললে, "ওঁর কত ছাত্র ওঁর মুখের কথা খাতায় টুকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে। উনি তাদের লেখা পড়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশংসা করেন। জানতেই পারেন না, নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন। আমার ভাগ্যে এ প্রশংসা প্রায়ই জোটে; নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই উনি কব্ল করবেন, আমার ওরিজিন্যালিটির কথা খাতায় লিখতে শুরু করেছেন, যে-খাতায় তামপ্রস্তরযুগের নোট রাখেন। মনে আছে দাদ্ব, অনেকদিনের কথা, যখন কলেজে ছিলে, আমাকে কচ ও দেবযানীর কবিতা শুনিয়েছিলে? সেইদিন থেকে আমি পুরুষের উচ্চ গোরব মনে-মনে মেনেছি, কক্খনো মুখে স্বীকার করি নে।"

"কিন্তু দিদি, আমার কোনো কথায় আমি মেয়েদের গোরবের লাঘব করি।"

"তুমি করবে? তুমি যে মেয়েদের অন্ধ ভক্ত, তোমার মাথের দতবগান শানেমনে-মনে হাসি। মেয়েরা নির্লেজ্জ হয়ে সব মেনে নেয়। সদতায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

সেদিন এই-যে কথাবার্তা হয়ে গেল, এ নেহাত হাস্যালাপ নয়। এর মধ্যে ছিল যুদ্ধের সূচনা। অচিরার স্বভাবের দুটো দিক ছিল, আর তার ছিল দুটো আশ্রয়। এক ছিল তাদের নিজেদের বাড়ি, আর ছিল সেই পঞ্চবটী। ওর সঞ্জে যখন আমার বেশ সহজ সম্বন্ধ হয়ে এসেছে, তখন স্থির করেছিল্ম, ঐ পঞ্চবটীর নিভতে হাসিকৌতকের ছলে আমার জীবনের সদ্যসংকটের কথা কোন রকম করে তুলব এবং নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যাব। কিন্তু ওখানে পথ বন্ধ। আমাদের পরিচয়ের প্রথম দিনে প্রথম কথা যেমন মুখে আসছিল না, তেমনি এখানে যে-অচিরা আছে তার কাছে প্রথম কথা নেই। মোকাবিলায় ওর চরম মনের কথায় পেণছবার কোনো উপায় খ'লে পাই নে। ওর ঘরের কাছে ওর সহাস্যম খরতা রোধ করে দেয় আমার তরফের এক পা অগ্রগতি। আর ওর নিভৃত বনচ্ছায়ায় আমার সমস্ত চাঞ্চল্য ঠেকিয়ে রেখেছে নির্বাক নিঃশব্দতায়। কোনো-কোনোদিন ওদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণসভার একটা কোনো সীমানায় মন খোলবার স্বযোগ পাওয়া যায়, অচিরা ব্রুতে পারে আমি বিপদমন্ডলীর কাছাকাছি আসছি, সেইদিনই ওর বাক্যবাণ-বর্ষ দের অবিরলতা অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠে। একট্রও ফাঁক পাই নে. আর আবহাওয়াও হয়ে ওঠে প্রতিক্ল। আমার মন হয়েছে অত্যন্ত অশান্ত, কাজের বাধা এমনি ঘটছে যে, আমি লঙ্জা পাচ্ছি মনে-মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে আমার রিসর্চবিভাগে আরও কিছু টাকা মঞ্জুর করে নেবার প্রস্তাব আছে, তারই সমর্থক রিপোর্ট অর্ধেকের বেশি লেখা হয় নি। ইতিমধ্যে ক্রোচের এস্থেটিক্স সন্বন্ধে আলোচনা রোজ কিছুদিন ধরে শুনে আসছি। বিষয়টা সম্পূর্ণ আমার উপলব্ধির এবং উপভোগের বাইরে—সেকথা অচিরা নিশ্চিত জানে। দাদ্বকে উৎসাহিত করে আর মনে-মনে হাসে। সম্প্রতি চলছে Behaviourism সম্বন্ধে যত বির্ম্থ যুক্তি আছে, তার ব্যাখ্যা। এই তত্ত্বালোচনার শোচনীয়তা হচ্ছে এই যে. অচিরা এই সময়টাতে ছুর্টি নিয়ে বাগানের কাজে চলে যায়, বলে, 'এ সব তর্ক প্রেই শ্রনেছি।' আমি বোঁকার মতো বসে থাকি, মাঝে-মাঝে দরজার দিকে তাকাই।

একটা স্বিধে এই যে, অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করেন না— তকের কোনো একটা দ্বর্হ গ্রন্থি ব্রুবতে পার্রাছ কি না। তাঁর মনে হয় সমস্তই জলের মতো বোঝা যায়।

কিন্তু আর তো চলবে না, কোনো ছিদ্রে আসল কথাটা পাড়তেই হবে। পিক্নিকের এক অবকাশে অধ্যাপক যখন পোড়ো মন্দিরের সিণ্টিটাতে বসে নব্য কোমিস্ট্রির নতুন-আমদানির বই পড়ছিলেন, বেণ্টে আবল্প গাছের ঝোপের মধ্যে বসে অচিরা হঠাং আমাকে বললে, "এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে. ক্রমেই তাকে আমার ভয় করছে।"

আমি বলল্ম, "আশ্চর্য, ঠিক এইরকমের কথা সেদিন আমি ভায়ারিতে লিখেছি।"

অচিরা বলে চলল, "পর্রনো ইমারতের কোনো-একটা ফাটলে লর্কিয়ে লর্কিয়ে অশথের একটা অঙ্কুর ওঠে, তার পরে শিকড়ে শিকড়ে জড়িয়ে ধরে তার সর্বনাশ করে, এও তেমনি। দাদর্র সঙ্গে এই কথাটাই হচ্ছিল। দাদর্ বলছিলেন, 'লোকালয় থেকে বহর্দিন একাশ্ত দ্রে থাকলে মানবচিত্ত প্রকৃতির প্রভাবে দর্বল হতে থাকে, প্রবল হয়ে ওঠে আদিম প্রাণপ্রকৃতির প্রভাব।' আমি বলল্ম, 'এ রকম অবস্থায় কী করা যায়।' তিনি বললেন, 'মান্মের চিত্তকে আমরা তো সঙ্গে করে আনতে পারি—ভিড়ের চেয়ে নির্জনে তাকে বরণ্ড বেশি করে পাই, এই দেখো-না আমার বইগ্রাল।' দাদর্র পক্ষে বলা সহজ, কিশ্তু স্বাইকে এক ওষ্ধ খাটে না। আপনি কী বলেন।"

আমি বলল্ম, "আছ্যা, বলব। আমার কথাটা ঠিকমতো ব্বেথ দেখবেন। আমার মত এই যে, এই রকম জায়গায় এমন একজন মান্বের সঙ্গ সমসত অভতর বাহিরে পাওয়া চাই, যার প্রভাব মানবপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করে রাখতে পারে। যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ অভ্যশিক্তির কাছে কেবলই হার ঘটতে থাকবে। আপনি যদি সাধারণ মেয়েদের মতো হতেন, তা হলে আপনার কাছে সত্য কথা শেষপর্যশ্ত ম্পত্ট করে বলতে মুখে বাধত।"

অচিরা বললে, "বলুন আপনি, দ্বিধা করবেন না।"

বলল্ম, "আমি সায় িউস্ট, যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা ইম্পার্সোনাল ভাবে বলব। আপনি একদিন ভবতোষকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিলেন। আজও কি আপনি তাঁকে তেমনি ভালোবাসেন।"

"আচ্ছা, মনে কর্ন, বাসি নে।"

"আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।"

"তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই ভীষণ অন্ধ-শক্তি। সেইজন্যে আমি এই সরে আসাকে শ্রন্থা করি নে, লঙ্জা পাই।"

"কেন করেন না।"

"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মান্ত্র চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।"

"ভালোবাসাকে আপনি এমন করে গঞ্জনা দিচ্ছেন নারী হয়ে?"

"নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদের প্জার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জানে এতদিন সেই আদর্শকে আমি প্জা করছিল্ম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শ্রচিতা থাকে না।" "আপনি শ্রন্থা করতে পারেন ভবতোষকে?" "না।"

"তার কাছে যেতে পারেন?"

"না। কিন্তু সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা, এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।"

"ভালো বুঝতে পার্রাছ নে।"

"আপনি ব্রুবতে পারবেন না। আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের—উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সেনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়—যা কিছ্ বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওরা যায়, ভোগ করা যায়, তব্ব বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্মনসোগোচরঃ। অর্থাৎ ইম্পার্সেনাল।"

আমি বলল্ম, "দেখ্ন, তুর্ক করবার সময় আর নেই। এখানকার কাগজে বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। অ্যাসিস্টেন্ট জিয়লজিস্ট লিখেছেন, এখান থেকে আরও কিছ্ম দ্বের সন্ধানের কাজ আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু—"

"কেন গেলেন না।"

"আপনার কাছ থেকে—"

"আমার কাছ থেকে শেষ কথাটা শ্বনতে চান, প্রথম কথাটা প্রেই আদায় করা ্রহয়েছে।"

"হাঁ, ঠিক তাই।"

"তা হলে কথাটা পরিৎকার করে বলি। আমার ঐ পশুবটীর মধ্যে বসে আপনার অগোচরে কিছ্কাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেন নি প্রথর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয় নি কারও সংগ্রের। এক-একদিন মনে হয়েছে হতাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবেন নিশ্চিত করেছিলেন সেটা পান নি। কিন্তু তার পরিদন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখ্রিড় চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন করে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলছে। এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনও দেখি নি। দুরে থেকে ভক্তি করেছি।"

"এখন বুরি—"

"না, বলি শ্নুন্ন। আমার সংগ্য আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দ্বর্ল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তথন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি. কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে। এই তো আপনার দিকের কথা, এখন আমার কথাটা বলি। আমারও একটা সাধনা ছিল, সেও তপস্যা। তাতে আমার জীবনকে পবিত্র করবে, উচ্জনল করবে, এ আমি নিশ্চয় জানতুম। দেখল্ম রুমেই পিছিয়ে যাচ্ছি— যে-চাণ্ডল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছয় বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে-মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাদ্বর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বর্বিঝ এমন প্রবৃত্তিরাক্ষস আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তথনই বিছানা ফেলে ছন্টে গিয়ে ঝরনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি স্নান করেছি।"

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিলে, "দাদ্ব।" অধ্যাপক তাঁর পড়া ফেঁলে রেখে কাছে এসে মধ্বর স্নেহে বললেন. "কী দিদি।" "তুমি সেদিন বলছিলে না, মান্বের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে ?— তার অভিব্যক্তি বয়োলজির নয়।"

"হাঁ, তাই তো আমি বলি। পৃথিবীতে বর্বর মান্য জন্তুর পর্যায়ে। কেবল-মাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মান্য। আরও তপস্যা সামনে আছে, আরও স্থলেম্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। প্রাণে দেবতার কম্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মান্যের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

"দাদ্র, এইবার তোমার আমার কথাটা চুকিয়ে দিই। কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়ে বলল্ম, "তা হলে আমি যাই।"

"না, আপনি বসনন। দাদন, তোমার সেই কলেজের যে অধ্যক্ষপদ তোমার ছিল, সেটা আবার খালি হয়েছে। সেক্রেটার খুব অন্নয় করে তোমাকে লিখেছেন সেই পদ ফিরে নিতে। তুমি আমাকে সব চিঠি দেখাও, কেবল এই চিঠিটাই দেখাও নি। তাতেই তোমার দ্বাভিসন্ধি সন্দেহ করে ঐ চিঠিটা চুরি করে দেখেছি।"

"আমারই অন্যায় হয়েছিল।"

"কিচ্ছ্র অন্যায় হয় নি। আমি তোমাকে টেনে এনেছি তোমার আসন থেকে নিচে। আমরা কেবল নামিয়ে আনতেই আছি।"

"কী বলছ দিদ।"

"সত্যি কথাই বলছি। বিশ্বজগৎ না থাকলে বিধাতার হাত খালি হয়, ছাত্র না থাকলে তোমার তেমনি। সত্যি কথা বলো।"

"বরাবর ইম্কুলমাস্টারি করেছি কিনা তাই—"

"তুমি আবার ইস্কুলমান্টার! তুমি born teacher, তুমি আচার্য। তোমার জ্ঞানের সাধনা নিজের জন্যে নয়, অন্যকে দানের জন্যে। দেখেন নি নবীনবাব, মাথায় একটা আইডিয়া এলে আমাকে নিয়ে পড়েন, দয়ামায়া থাকে না; বারো আনা ব্রুতে পারি নে; নইলে আপনাকে নিয়ে বসেন, সে আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। আপনায় মন যে কোন্ দিকে, ব্রুতেই পারেন না, ভাবেন বিশ্বন্ধ জ্ঞানের দিকে। দাদ, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই, কিন্তু বাছাই করে নিতে ভুলো না।"

অধ্যাপক বললেন, ''ছাত্রই তো শিক্ষককে বাছাই করে, গরজ তো তারই।''

"আচ্ছা, সে-কথা পরে হবে। সম্প্রতি আমার চৈতন্য হয়েছে, যিনি শিক্ষক তাঁকে গ্রন্থকীট করে তুর্লাছ। এমনি করে তপস্যা ভাঙি নিজের অন্ধ গরজে। সে কাজ তোমাকে নিতে হবে, এখনই যেতে হবে সেখানে ফিরে।"

অধ্যাপক হতবৃদ্ধির মতো অচিরার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, "ও, বুঝেছি, তুমি ভাবছ আমার কী গতি হবে। আমার গতি তুমি। ভোলানাথ, আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হলে দিদিমা দি সেকেন্ডের আমদানি করতে হবে, তোমার লাইরেরি বেচে তাঁর গয়না বানিয়ে দেবে. আমি দেব লন্বা দৌড়। অতান্ত অহংকার না বাড়লে এ কথা তোমাকে মানতেই হবে, আমাকে না হলে একদিনও তোমার চলে না। আমার অনুপস্থিতিতে পনেরই আন্বিনকে পনেরই অক্টোবর বলে তোমার ধারণা হয়় যেদিন বাড়িতে তোমার সহযোগী অধ্যাপকের নেমন্তয়, সেইদিনই লাইরেরিয়রে দরজা বন্ধ করে নিদার্গ একটা ইকোয়েশন কয়তে লেগে যাও। গাডিতে চড়ে ড্রাইভরকে যে-ঠিকানা দাও সে ঠিকানায় আজও বাড়ি তৈরি হয় নি। নবীনবাব মনে কয়ছেন আমি অত্যক্তি করছি।"

আমি বলল্ম, "একেবারেই না। কিছুদিন তো ওঁকে দেখছি, তার থেকেই অসন্দিশ্ধ বুঝেছি, আপনি যা বলছেন তা খাঁটি সত্য।"

"আজ এত অলক্ষ্রণে কথা তোমার মুখ দিয়ে বের্চ্ছে কেন। জান নবীন, এই রকম যা-তা বলবার উপসর্গ ওর সম্প্রতি দেখা দিয়েছে।"

"সব লক্ষণ শান্ত হয়ে যাবে, তুমি চলো দেখি তোমার কাজে। নাড়ি আবার ফিরে আসবে। থামবে প্রলাপ-বকুনি।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার কী পরামশ<sup>2</sup> নবীন।"

উনি পশ্ডিত মান্য বলেই জিয়লজিস্টের ব্লিধর 'পরে ওঁর এত শ্রন্ধা। আমি একট্মুক্ষণ স্তথ্য থেকে বলল্বম, "অচিরা দেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

আচিরা উঠে দাঁড়িয়ে পা ছর্য়ে আমাকে প্রণাম করলে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছর হঠে গেলরম। অচিরা বললে, "সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এইখানেই শেষ বিদায় নিল্মে। যাবার আগে আর কিন্ত দেখা হবে না।"

অধ্যাপক আঁশ্চর্য হয়ে বললেন, "সে কী কথা দিদি।"

"দাদ্র, তুমি অনেক কিছ্ব জান, কিন্তু অনেক কিছ্ব সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমার ব্যদ্ধি অনেক বেশি, সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করে নিয়ো।"

আমি পদধ্লি নিয়ে প্রণাম করল্ম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে ব্রক আলিঙ্গন করে ধরে বললেন, "আমি জানি সামনে তোমার কীতির পথ প্রশস্ত।"

এইখানে আমার ছোটো গল্প ফ্রল। তার পরেকার কথা জিয়লজিস্টের। বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ড গ্লো আবার খ্লাল্ম। মনে হঠাৎ খ্ব একটা আনন্দ জাগল— ব্রুল্ম একেই বলে ম্রিন্ত। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।

৪. ১০. ৩৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

## नग्रवत्व हेित

>

নন্দকিশোর ছিলেন লন্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা এঞ্জিনিয়ার। যাকে সাধ্বভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপায়ান ছাত্র অর্থাৎ বিলিয়াণ্ট, তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরশ্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন প্রলা শ্রেণীর সওয়ারী।

ওঁর বৃদ্ধি ছিল ফলাও, ওঁর প্রয়োজন ছিল দরাজ, কিন্তু ওঁর অর্থসম্বল ছিল আঁটমাপের। বেলওয়ে কোম্পানির দুটো বড়ো বিজ তৈরি করার কাজের মধ্যে উনি চুকে পড়তে পেরেছিলেন। ও-কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর, কিন্তু দুন্টান্তটা সাধ্ব নয়। এই ব্যাপারে যথন তিনি ডানহাত বাঁহাত দুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খ্তখ্ত করে নি। এ সব কাজের দেনাপাওনা নাকি কোম্পানি নামক একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সন্তার সঙ্গে জড়িত, সেইজন্যে কোনো ব্যক্তিগত লাভলোকসানের তহবিলে এর পীড়া প্রেইছ্য় না।

ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওঁকে জীনিয়স বলত, নিখুত হিসাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁর জোটে নি। নিচের দরের বিলিতি কর্মচারী প্যান্টের দুই ভরা-পকেটে হাত গংজে যখন পা ফাঁক করে 'হ্যালো মিস্টার মিল্লিক' বলে ওঁর পিঠ-থাবড়া দিয়ে কর্তাত্বি করত তখন ওঁর ভালো লাগত না। বিশেষত যখন কাজের বেলা ছিলেন উনি, আর দামের বেলা আর নামের বেলা ওরা। এর ফল হয়েছিল এই যে, নিজের ন্যায্য প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা প্রিয়ের নেবার ফান্দ জানতেন ভালো করেই।

পাওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে দন্দকিশোর কোনোদিন বাব্বিগরি করেন নি। থাকতেন শিকদারপাড়া গালর একটা দেড়তলা বাড়িতে। কারখানাঘরের দাগ-দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময় ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন, 'মজ্বর মহারাজের তক্মা-পরা আমার এই সাজ।'

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্যে বিশেষ করে তিনি বাড়ি বানিয়ে-ছিলেন খ্র মন্ত। এমন মশগ্রল ছিলেন নিজের শথ নিয়ে যে, কানে উঠত না লোকেরা বলাবলি করছে, এত বড়ো ইমারতটা যে আকাশ ফ্রুড়ে উঠল— আলাদিনের প্রদীপটা ছিল কোথায়।

একরকমের শথ মান্বকে পেয়ে বসে সেটা মাতলামির মতো, হুঁশ থাকে না যে লোকে সন্দেহ করছে। লোকটা ছিল স্থিছাড়া, ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর সমস্ত মনপ্রাণ চৌকির দৃই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠত বে'কে বে'কে। জর্মনি থেকে আমেরিকা থেকে এমন-সব দামী দামী যক্র আনাতেন যা ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলে না। এই বিদ্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পোড়াদেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিট্ট নিয়ে সম্তা দরের পাতা পাড়া হয়। ওদের দেশে বড়ো বড়ো যক্র ব্যবহারের যে স্ব্যোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্সটব্বকের শ্কুকনো পাতা থেকে কেবল এ'টোকটো হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হে'কে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খ্বলে দিতে হবে বেশ চওড়া করে, এই হল ওঁর পণ।

দ্মর্শা যত্ত্ব যত সংগ্রহ হতে লাগল, ওঁর সহক্ষী দের ধর্ম বোধ ততই অসহ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে ওঁকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচালেন বড়োসাহেব। নন্দ-কিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর প্রচুর শ্রুম্বা ছিল। তা ছাড়া রেলওয়ে কাজে মোটা মোটা মুঠোর অপসারণদক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর জানা ছিল।

চাকরি ছাড়তে হল। সাহেবের আনুক্লো রেল-কোম্পানির প্রনো লোহা-লক্কড় সম্তা দামে কিনে নিয়ে কারখানা ফে'দে বসলেন। তখন য়ুরোপের প্রথম যুদ্ধের বাজার সরগরম। লোকটা অসামান্য কোশলী, সেই বাজারে নতুন নতুন খালে নালায় তাঁর মুনফার টাকায় বান ডেকে এল।

এমনসময় আর-একটা শখ পেয়ে বসল ওঁকে।

এক সময়ে নন্দকিশোর পাঞ্জাবে ছিলেন তাঁর ব্যাবসার তাগিদে। সেখানে জন্টে গৈল তাঁর এক সিংগনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাগরা দর্নলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত— জন্লজনলে তার চোখ, ঠোঁটে একটি হাসি আছে, যেন শান-দেওয়া ছ্নরির মতো। সে ওঁর পায়ের কাছে ঘে'সে এসে বললে, "বাব্নজি, আমি কর্মদন ধরে এখানে এসে দ্ব'বেলা তোমাকে দেখছি। আমার তাজ্জব লেগে গেছে।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কেন, এখানে তোমাদের চিড়িয়াখানা নেই নাকি।" সে বললে, "চিড়িয়াখানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মানুষ খুঁজছি।"

"খংঁজে পেলে?"

নন্দিকশোরকে দেখিয়ে বললে, "এই তো পেয়েছি।"

नर्काकरमात ररम वलरलन, "की भून प्रभरल वरला प्रिथ।"

ও বললে, "এখানকার বড়ো বড়ো সব শোঠজি, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি, তোমাকে ঘিরে এসেছিল— ভেবেছিল বিদেশী, বাঙালি, কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উলটে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখনও বোঝে নি, আমি বুঝে নিয়েছি।"

নন্দকিশোর চমকে গেল কথা শ্বেন। ব্বলে একটি চিজ বটে—সহজ নয়।
মেরেটি বললে, "আমার কথা তোমাকে বলি, তুমি শ্বনে রাখো। আমাদের
পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার কুষ্টি গণনা করে বলেছিল,
একদিন দ্বনিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের
দ্বিট আছে।"

নন্দকিশোর বললে. "বল কী। শয়তানের?"

মেরেটি বললে, "জানো তো বাব্ জি, জগতে সব চেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে কর্ক, কিন্তু সে খ্ব খাঁটি। আমাদের বাবা বোম্ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো-না, সরকার বাহাদ্র শয়তানির জোরে দ্বিনয়া জিতে নিয়েছে, খ্স্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ঐ শয়তানেরই কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।"

नन्पिकरभात आम्हर्य ट्रा राजा।

মেয়েটি বললে, "বাব্, রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক প্র্র্যকেই আমি ভূলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন প্র্র্য আজ দেখল্ম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাব্, তা হলে তুমি ঠকবে।"

নন্দকিশোর হেসে বললৈ, "কী ক্রতে হ্বে।"

"দেনার দায়ে আমার আইমার বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে সেই দেনা শোধ করে দিতে হবে।"

"কত টাকা দেনা তোমার।"

"সাত হাজার টাকা।"

নন্দকিশোরের চমক লাগল, ওর দাবির সাহস দেখে। বললে, "আচ্ছা আমি দিয়ে দেব, কিন্তু তার পরে ?"

"তার পরে আমি তোমার সংগ কখনও ছাড়ব না।" "কী করবে তমি।"

"দেখব, যেন কৈউ তোমায় ঠকাতে না পারে আমি ছাড়া।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, রইল কথা, এই পরো আমার আংটি।" ক্ছিটপাথর আছে ওঁর মনে, তার উপরে দাগ পড়ল একটা দামী ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেক্টরের তেজ— বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একট্মাত্র সংশয় নেই। নন্দিকশোর অনায়াসে বললে. 'দেব টাকা'— দিলে সাত হাজার বুড়ী আইমাকে।

মেয়েটিকে ডাকত সবাই সোহিনী বলে। পশ্চিমী ছাঁদের স্কুকঠোর এবং স্কুন্র তার চেহারা। কিন্তু চেহারায় মন টলাবে, নন্দকিশোর সে জাতের লোক ছিলেন না। যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই ছিল না তাঁর।

নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খ্ব নির্মাল নয়, এবং নিভৃত নয়। কিন্তু ঐ একরোখা একগাঁয়ে মান্য সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধারা জিজ্ঞাসা করত, বিয়ে করেছ কি। উত্তরে শানত, বিয়েটা খ্ব বেশি মান্রায় নয়, সহামতো। লোকে হাসত যখন দেখত, উনি স্বাকৈ নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, "ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি।" নন্দ বলতেন, "না, ওকে নন্দ-কিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।" বলত, "আমি অসবণ্যবিবাহ পছন্দ করি নে।"

"সে কী হে।"

"স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুর্টনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিম্ব। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"

₹

নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রোঢ় বয়সে কোন্-এক দ্বঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে।

সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দিলে। বিধবা মেয়েদের ঠিকিয়ে খাবার ব্যাবসাদার এসে পড়ল চার দিক থেকে। মামলার ফাঁদ ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটেফোঁটা আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল ব্বেনে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান ব্বেনে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তার অসংকোচ নৈপ্রা ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে. দ্র সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে।

ওদের একটি মেয়ে আছে, তার নামকরণ হয়েছিল নীলিমা। মেয়ে স্বয়ং
সেটিকৈ বদল করে নিয়েছে— নীলা। কেউ না মনে করে, বাপ-মা মেয়ের কালো
রঙ দেখে একটা মোলায়েম নামের তলায় সেই নিন্দেটি চাপা দিয়েছে। মেয়েটি
একেবারে ফ্ট্ফ্টে গোরবর্ণ। মা বলত, ওদের প্র্প্রুষ কাশ্মীর থেকে
এসেছিল— মেয়ের দেহে ফ্টেছে কাশ্মীরী শ্বেতপশ্মের আভা, চোখেতে নীলপশ্মের
আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙগলবর্ণ।

মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগৃন্থির কথা বিচার করবার রাদতা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাদ্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলাক। অলপ বয়সের মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা এ কালের। অকদমাং সে পড়ল এসে অনগের অলক্ষ্য ফাঁদে। নীলা একদিন গাড়ির অপেক্ষায় ইদ্কুলের দরজার কাছে ছিল দাঁড়িয়ে। সেই সময় ছেলেটি দৈবাং তাকে দেখেছিল। তার পর থেকে আরও কিছ্বদিন ঐ রাদতায় সে বায়্বসেবন করেছে। দ্বাভাবিক স্ফ্রীব্রন্থির প্রেরণায় মেয়েটি গাড়ি আসবার বেশ কিছ্বক্ষণ প্রেই গেটের কাছে দাঁড়াত। কেবল সেই মাড়োয়ারি ছেলে নয়, আরও দ্বার সম্প্রদায়ের য্বক ঐখানটায় অকারণ পদচারণার চর্চা করত। তার মধ্যে ঐ ছেলেটিই চোথ ব্বজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। আর ফিরল না। সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশি দিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধ্টি এল প্রথমে, তার পরে দাম্পত্যের মাঝ্বানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মারিছ।

স্থিতে অনাস্থিতে মিশিয়ে উপদ্ৰব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জনালাম,খীর অণিনচাওল্য। মন উদ্বিশ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদ্যুষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনিদেশ্য কামনার তংত-বাপে। মুপের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা वन्ध । वन्ध्वप्रशामिनीता निमन्त्रण करत हारम रहिनरम मिरनमाम निमन्त्रण राज्या ना কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধ্বগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উ'কিঝ' কি দিতে চায় অজায়গায়। বই পড়ে যে বই টেক্সটব ক কমিটির অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্টশিক্ষার আনুক্লা করে বলে বিডম্বিত। ওর বিদ্বাধী শিক্ষয়িত্রীকৈ পর্যন্ত অনামনন্দ করে দিলে। ভায়োসিশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে আল খাল চুলওয়ালা গোঁফের-রেখামার-দেওয়া স্বন্দরহানো এক ছেলে ওর গাড়িতে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর রক্ত উঠেছিল ছম ছম করে। চিঠিখানা লাকিয়ে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমুহত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে।

সোহিনীর স্বামী যাদের বৃত্তি দিয়েছিলেন, সেই-সব ভালো ভালো ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করেছে। সবাই প্রায় আড়ে আড়ে ওর টাকার থলির দিকে তাকায়। একজন তো তার থিসিস ওর নামে উৎসর্গ করে বসল। ও বললে, "হায় রে কপাল, লঙ্জায় ফেললে আমাকে। তোমার পোস্টগ্রাজ্বয়েটী মেয়াদ ফ্রিয়ে আসছে শ্নল্ম, অথচ মালাচন্দন দিলে অজায়গায়, হিসাব করে ভক্তি না করলে উম্লতি হবে না যে।" কিছ্বদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে সায়ান্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর দ্বটো-একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।

೦

লোকের সঙ্গে মেলাম্বেশা করবার কলাকোশল সোহিনীর ভালো করেই জানা আছে। মন্যথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। তাঁকে নিলে বশ করে। কিছন্দিন চায়ের সঙ্গে র্নিটটোস্ট, অমলেট, কখনও বা ইলিশমাছের ডিমের বড়া খাইয়ে কথাটা পাড়লে। বললে, ''আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আপনাকে বারে বারে চা খেতে ডাকি কেন।"

"মিসেস মল্লিক, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, সেটা আমার দহর্ভাবনার বিষয় নয়।"

সোহিনী বললে, "লোকে ভাবে, আমরা বন্ধ্র করে থাকি স্বার্থের গরজে।"
"দেখো মিসেস মল্লিক, আমার মত হচ্ছে এই— গরজটা যারই হোক, বন্ধ্র্যটাই
তো লাভ। আর এই বা কম কথা কী, আমার মতো অধ্যাপককে দিয়েও কারও
স্বার্থিসিন্ধি হতে পারে। এ জাতটার বৃন্ধি কেতাবের বাইরে হাওয়া খেতে পায়
না বলে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার কথা শ্বনে তোমার হাসি পাছে দেখতে
পাছিছ। দেখো, যদিও আমি মাস্টারি করি তব্ব ঠাট্টা করতেও পারি। দ্বিতীয়বার
চা খেতে ডাকবার প্রের্বে এটা জেনে রাখা ভালো।"

"জেনে রাখল্ম, বাঁচল্ম। অনেক অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের মূখ থেকে হাসিবের করতে ডাক্তার ডাকতে হয়।"

"বাহবা, আমারই দলের লোক দেখছি তুমি। তা হলে এবার আসল কথাটা পাড়া হোক।"

"জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেব বলে ছেলে খ্র্জছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যের কথা।"

অধ্যাপক বললেন, "যোগ্য ছেলেই বটে। তার যে লাইনের বিদ্যে সেটাকে শেষ পর্যশ্ত চালান করতে মালমসলা কম লাগবে না।"

সোহিনী বললে, ''আমার রাশকরা টাকায় ছাতা পড়ে যাচছে। আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুরদেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শ্বনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও সব কিছ্ই বিশ্বাস করি নে।"

চৌধুরী দুই চক্ষ্ব বিস্ফারিত করে বললেন, "তুমি তবে কী মান।"

"মান্বের মতো মান্ব যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদ্র আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্মকর্ম।"

চৌধ্রনী বললেন, "হ্ররে। শিলা ভাসে জলে। মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বৃদ্ধির প্রমাণ মেলে দেখছি। আমার একটি বি. এস-সি. বোকা আছে, সেদিন হঠাৎ দেখি, গ্রহুর পা ছুর্য়ে সে উলটো ডিগবাজি খেলতে লেগেছে, মগজ থেকে বৃদ্ধি যাচ্ছে উড়ে ফাটা শিম্বলের তুলোর মতো। তা তোমার বাড়িতেই ওকে ল্যাবরেটারতে বাসিয়ে দিতে চাও? তফাতে আর কোথাও হলে হয় না?"

"চৌধ্রীমশার, আপনি ভুল করবেন না, আমি মেরেমার্নীর। এইখানেই এই ল্যাবরেটরিতেই হয়েছে আমার স্বামীর সাধনা। তাঁর ঐ বেদির তলায় কোনো-একজন যোগ্য লোককে বাতি জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে যদি বসিয়ে দিতে পারি, তা হলে যেখানে থাকুন তাঁর মন খুশি হবে।"

চৌধুরী বললেন, "বাই জোভ, এতক্ষণে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাছে। শুনতে খারাপ লাগল না। একটা কথা জেনে রেখো, রেবতীকে যদি শেষ পর্যক্ত প্রেরাপ্রির সাহায্য করতে চাও তা হলে লাখটাকারও লাইন পেরিয়ে যাবে।"

"গেলেও আমার খুদকু'ড়ো কিছু বাকি থাকবে।"

"কিন্তু পরলোকে যাঁকে খানি করতে চাও তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে না তো? শানেছি তাঁরা ইচ্ছা করলে ঘাড়ে চড়ে লাফালাফি করতে পারেন।"

"আর্পান খবরের কার্মজ পড়েন তোঁ। মান্য মারা গেলেই তার গুণাবলী প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। সেই মৃত মান্বের বদান্যতার 'পরে ভরসা করলে তো দোষ নেই। টাকা যে মান্য জাময়েছে অনেক পাপ জাময়েছে সে তার সঙ্গে, আমরা কা করতে আছি যদি থাল ঝেড়ে স্বামীর পাপ হালকা করতে না পারি। যাক গে টাকা, আমার টাকায় দরকার নেই।"

অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "কী আর বলব তোমাকে। খান থেকে সোনা ওঠে, সে খাঁটি সোনা, যদিও তাতে মিশোল থাকে অনেক-কিছু। তুমি সেই ছম্মবেশী সোনার ঢেলা। চিনেছি তোমাকে। এখন কী করতে হবে বলো।"

"ঐ ছেলেটিকে রাজি করিয়ে দিন।"

"চেষ্টা করব, কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। আর কেউ হলে তোমার দান লাফিয়ে নিত।"

"কোথায় বাধছে বলুন।"

"শিশ্বকাল থেকে একটি মেয়ে-গ্রহ ওর কুষ্টি দখল করে বসেছে। রাস্তা আগলে রয়েছে অটল অব্যুদ্ধ।"

"বলেন কী। পুরুষমানুষ—"

"দেখো মিসেস মল্লিক, রাগ করবে কাকে নিয়ে। জান মেট্রিয়ার্কাল সমাজ কাকে বলে। যে সমাজে মেয়েরাই হচ্ছে প্রবৃষের সেরা। এক সময়ে সেই দ্রাবিড়ী সমাজের চেউ বাংলাদেশে খেলত।"

সোহিনী বললে, "সে স্কুদিন তো গেছে। তলায় তলায় ঢেউ থেলে হয়তো, ঘ্রলিয়ে দেয় ব্রুদ্ধিস্কুদিধ, কিন্তু হাল যে একলা প্র্যের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছি ড়ে যাবার জো হয়।"

"আহা হা, কথা কইতে জান তুমি। তোমার মতো মেরেদের যুগ যদি আসে তা হলে মেট্রিয়ার্কাল সমাজে ধোবার বাড়ির ফর্দ রাখি মেরেদের শাড়ির, আর আমাদের কলেজের প্রিন্সিপল্কে পাঠিয়ে দিই ঢে ক কুটতে। মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের প্রব্রুষমহলে শ্বনেছ কি। তোমাকে খবর দিচ্ছি, রেবতীর ব্রুম্ধর ডগার উপরে চডে বসে আছে একটি রীতিমতো মেয়ে।"

"কাউকে ভালোবাসে নাকি।"

"আহা, সেটা হলে তো ব্রুতুম, ওর শিরায় প্রাণ করছে ধ্রুক্ধ্রুন্ । যুবতীর হাতে ব্রুদ্ধি খোয়াবার বায়না নিয়েই তো এসেছে, এই তো সেই বয়েস। তা না হয়ে এই কাঁচা বয়সে ও যে এক মালাজপকারিণীর হাতে মালার গ্রুটি বনে গেছে। ওকে বাঁচাবে কিসে— না যৌবন, না ব্রুদ্ধি, না বিজ্ঞান।"

"আচ্ছা একদিন ওঁকে এখানে চা খেতে ডাকতে পারি কি। আমাদের মতো অশ্বচির ঘরে খাবেন তো?"

"অশর্চি! না খায় তো ওকে আছড়ে আছড়ে এমনি শর্চি করে নেব যে বামনাইয়ের দাগ থাকবে না ওর মজ্জায়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমার নাকি একটি সুক্রী মেয়ে আছে?"

"আছে। পোড়াকপাল সুন্দরীও বটে। তা কী করব বলনে।"

"না না, আমাকে ভুল কোরো না। আমার কথা যদি বল, স্করী মেয়ে আমি পছক্ট করি। ওটা আমার একটা রোগ বললেই হয়। কিক্তু ওর আত্মীয়েরা বেরসিক, ভয় পেয়ে যাবে।"

"ভয় নেই, আমি নিজের জাতেই মেয়ের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।" এটা একেবারে বানানো কথা।

"তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করেছ।"

"নাকাল হয়েছি কম নয়। বিষয়ের দখল নিয়ে মামলা করতে হয়েছে বিস্তর। যে করে জিতেছি সেটা বলবার কথা নয়।"

"শনুনেছি কিছন কিছন। বিপক্ষ পক্ষের আর্টিকেল্ড্ ক্লার্ক কিরে তোমার নামে গন্তব রটেছিল। মকন্দমায় জিতে তুমি তো সরে পড়লে, সে লোকটা গলার দড়ি দিয়ে মরতে যায় আর কি।"

"এত যুগ ধরে মেয়েমানুষ টিকে আছে কী করে। ছল করার কম কোশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কিনা তাতে মধ্ত কিছু খরচ করতে হয়। এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।"

"ঐ দেখো, আবার তুমি আমাকে ভুল করছ। আমরা বিজ্ঞানী, আমরা বিচারক নই, স্বভাবের খেলা আমরা নিশ্কাম ভাবে দেখে যাই। সে খেলায় যা ফল হবার তা ফলতে থাকে। তোমার বেলায় ফলটা বেশ হিসেবমতোই ফলেছিল, বলেছিলুম, ধন্য মেয়ে তুমি। এ কথাটাও ভেবেছি, আমি যে তখন প্রোফেসর ছিলুম, আর্টিকেল্ড্ ক্লাক্ছিলুম না, সেটা আমার বাঁচোয়া। মার্কার স্থের কাছ থেকে যতট্বকু দ্বে আছে ততট্বকু দ্বের থেকেই বেচে গেল। ওটা গণিতের হিসাবের কথা, ওতে ভালো নেই মন্দ নেই। এসব কথা বোধ হয় তুমি ব্রুবতে শিখেছ।"

"তা শিখেছি। গ্রহগ্নলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে—এটা একটা শিখে নেবার তত্ত বই কি।"

"আর-একটা কথা কব্ল কর্রছ। এইমাত্র তোমার সংগে কথা কইতে কইতে একটা হিসেব মনে মনে ক্যছিল্ম, সেও অংকর হিসেব। ভেবে দেখো, বয়সটা যদি অন্তত দশটা বছর কম হত তা হলে খামকা আজ একটা বিপদ ঘটত। কোলিশন ঐট্যুকু পাশ কাটিয়ে গেল আর কি! তব্ বাঙ্পের জোয়ার উঠছে ব্যুকের মধ্যে। ভেবে দেখো, সৃষ্টিটা আগাগোড়াই কেবল অংকক্ষার খেলা।"

এই বলে চৌধুরী দুই হাঁট্ব চাপড়িয়ে হাহা করে হেসে উঠলেন। একটা কথা তাঁর হ'শ ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে সোহিনী দুঘণ্টা ধরে রঙে চঙে এমন করে বয়স বদল করেছে যে স্ভিটকতাকে আগাগোড়াই দিয়েছে ঠিকিয়ে।

8

পরের দিন অধ্যাপক এসে দেখলেন সোহিনী রোঁয়া-ওঠা হাড়-বের-করা একটা কুকুরকে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিছে।

চৌধুরী জিগ্গেসা করলেন, "এই অপ্রমন্তটাকে এত সম্মান কেন।"

"ওকে বাঁচিয়েছি বলে। পা ভেঙেছিল মোটরের তলায় পড়ে, আমি সারিয়ে তুলেছি ব্যান্ডেজ বেধে। এখন ওর প্রাণটার মধ্যে আমারও শেয়ার আছে।"

"রোজ রোজ ঐ অল্ফ্র্ণের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে না?" "চেহারা দেখবার জন্যে ওকে তো রাখি নি। মীরতে মরতে এই যে ও সেরে উঠছে, এটা দেখতে আমার ভালো লাগে। ঐ প্রাণীর বেণ্চে থাকবার দরকারটা যখন দিনে দিনে মিটিয়ে দিই, তখন ধর্ম করতে ছাগলছানার গলায় দড়ি বেণ্ধে আমাকে কালীতলায় দোড়তে হয় না। তোমাদের বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানা-খোঁড়া কুকুর-খরগোশগুলোর জন্যে আমি একটা হাসপাতাল বানাব স্থির করেছি।"

"মিসেস মল্লিক, তোমাকে যতই দেখছি তাক লাগছে।"

"আরও বেশি দেখলে ওটার উপশম হবে। রেবতীবাব্রর খবর দেবেন বলেছিলেন, সেটা আরুভ করে দিন।"

"আমার সঙ্গে দ্র সম্পর্কে ওদের যোগ আছে। তাই ওদের ঘরের খবর জানি। রেবতীকে জন্ম দিয়েই ওর মা যান মারা। বরাবর ও পিসির হাতে মানুষ। ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট। এতট্যুকু খৃত নিয়ে ওঁর খৃতখৃতুনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত। তাঁকে ভয় না করত এমন লোক ছিল না পরিবারে। ওঁর হাতে রেবতীর পৌর্ষ গেল ছাতু হয়ে। স্কুল থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে পাঁচশ মিনিট লাগত তার জবার্বাদিহি করতে।"

সোহিনী বললে, "আমি তো জানি প্রথ্যরা করবে শাসন, মেয়েরা দেবে আদর তবেই ওজন ঠিক থাকে।"

অধ্যাপক বললেন, "ওজন ঠিক রেখে চলা মরালগামিনীদের ধাতে নেই। ওরা এদিকে ঝ্কুবে ওদিকে ঝ্কুবে। কিছু মনে কোরো না মিসেস মল্লিক, ওদের মধ্যেও দৈবাৎ মেলে যারা খাডা রাখে মাথা, চলে সোজা চালে। যেমন—"

"আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার মধ্যেও শিকড়ের দিকে মেয়েমান্য যথেণ্ট আছে। কী ঝোঁকে পেয়েছে দেখছেন না! ছেলে-ধরা ঝোঁক। নইলে আপনাকে বিরক্ত করতেম কি।"

"দেখো, বার বার ঐ কথাটা বোলো না। জেনে রেখো আজ ক্লাসের জন্যে তৈরি না হয়েই চলে এসেছি। কর্তব্যের গার্ফোল এতই ভালো লাগছে।"

"বোধ হয় মেয়েজাতটার 'পরেই আপনার বিশেষ একট্ কুপা আছে।"

"একট্বও অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মধ্যেও তো ইতর্রবিশেষ আছে। যা হোক, সে কথাটা পরে হবে।"

সোহিনী হেসে বললে. "পরে না হলেও চলবে। আপাতত যে কথাটা উঠেছে শেষ করে দিন। রেবতীবাব্যুর এত উন্নতি হল কী করে।"

"যা হতে পারত তার তুলনায় কিছ্বই হয় নি। একটা রিসর্চের কাজে ওর বিশেষ দরকার হয়েছিল উচ্চু পাহাড়ে যাবার। ঠিক করেছিল যাবে বদরিকাশ্রমে। আরে সর্বনাশ। পিসিরও ছিল এক পিসি, সে বর্ড় মরবে তো মর্ক ঐ বদরিকারই রাস্তায়। পিসি বললে, 'আমি যতদিন বে'চে আছি, পাহাড়পর্বত চলবে না।' কাজেই তখন থেকে একমনে যা কামনা করছি সে মুখ ফুটে বলবার নয়। থাক্ সে কথা।"

"কিন্তু শ্বধ্ব পিসিমাদের দোষ দিলে চলবে কেন। মায়ের দ্বলাল ভাইপোদের হাড ব্যঝি কোনো কালে পাকবে না?"

"সে তো প্রেই বলেছি। মেড্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধর্নি জাগিরে তোলে, হতবর্নিধ হয়ে যায় বংসরা। আফসোসের কথা কী আর বলব। এ তো হল নম্বর ওয়ান। তার পরে রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজে যাবে স্থির হল, আবার এসে পড়ল সেই পিসিমা হাউ হাউ শব্দে। তার বিশ্বাস. ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে। আমি বলল্ম, নাহয় করল বিয়ে।

সর্বনাশ, কথাটা আন্দাজে ছিল, এবার যেন পাকা দেখা হয়ে গেল। পিসিবললে, 'ছেলে যদি বিলেতে যায় তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।' কোন্ দেবতার দোহাই পাড়লে পাকানো হবে দড়িটা নাস্তিক আমি জানি নে, তাই দড়িটা বাজারে মিলল না। রেবতীকে খ্ব খানিকটা গাল দিল্ম, বলল্ম স্ট্রপিড, বলল্ম ডান্স, বলল্ম ইম্বেসীল। ব্যস্, ঐখানেই খতম। রেব্ব এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা তেল বের করছেন।"

সোহিনী অম্থির হয়ে বলে উঠল, "দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে। একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর-একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায়, এই আমার পণ রইল।"

"পৃষ্ট কথা বলি ম্যাডাম। জানোয়ারগর্লোকে শিঙে ধরে তলিয়ে দেবার হাত তোমার পাকা—লেজে ধরে তাদের উপরে তোলবার হাত তেমন দ্রুকত হয় নি। তা এখন থেকে অভ্যাসটা শ্রুর হোক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সায়ান্সে এত উৎসাহ তোমার এল কোথা থেকে।"

"সকল রকম সায়ান্সেই সারা জীবন আমার স্বামীর মন ছিল মেতে। তাঁর নেশা ছিল বর্মা চুর্ট আর ল্যাবরেটার। আমাকে চুর্ট ধরিয়ে প্রায় বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন। ছেড়ে দিল্মুন, দেখল্ম প্রুর্খদের চোথে খটকা লাগে। তাঁর আর-এক নেশা আমার উপর দিয়ে জমিয়েছিলেন। প্রুর্বরা মেয়েদের মজায় বোকা বানিয়ে, উনি আমাকে মাজয়েছিলেন বিদ্যে দিয়ে দিনরাত। দেখুন চৌধুরীমশায়, স্বামীর দুর্বলতা স্থার কাছে ঢাকা থাকে না, কিন্তু আমি ওঁর মধ্যে কোনোখানে খাদ দেখতে পাই নি। কাছে থেকে যখন দেখতুম, দেখেছি উনি বড়ো; আজ দুরে থেকে দেখছি, দেখি উনি আরও বড়ো।" চৌধুরী জিগুগেসা করলেন, "কোনুখানে সবচেয়ে তাঁকে বড়ো ঠেকছে।"

"বলব? উনি বিশ্বান বলে নয়। বিদ্যার পরে ওঁর নিজ্জাম ভব্তি ছিল বলে। উনি একটা পুজোর আলো পুজোর হাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার পথ পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধ্পধ্নো জনালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর ঘ্ণাকে। তাঁর দৈনিক যখন পুজো ছিল, এই-সব যক্তক্ত ঘিরে জমত কলেজের ছাত্রেরা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর আমিও বসে যেতুম।"

"ছেলেগুলো সায়ান্সে মন দিতে পারত কি।"

"যারা পারত তাদেরই বাছাই হয়ে যেত। এমন-সব ছেলে দেখেছি যারা সত্যকার বৈরাগী। আবার দেখেছি কেউ কেউ নোট নেবার ছলে একেবারে পাশের ঠিকানায় চিঠি লিখে সাহিত্যচর্চা করত।"

"কেমন লাগত?"

"সত্যি কথা বলব? খারাপ লাগত না। স্বামী চলে যেতেন কাজে, ভাব্কদের মন আশেপাশে ঘুর ঘুর করত।"

"কিছ্ মনে কোরো না, আমি সাইকলজি স্টাডি করে থাকি। জিগ্গেসা করি. ওরা কিছ্ ফল পেত কি।"

"বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। দন্চারজনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মন্চড়িয়ে ধরে।"

"দ,চারজন ?"

"মন যে লোভী, মাংসমঙ্জার নিচে লোভের চাপা আগন্ন সে ল্কিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জনলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সতিচ কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রোপদীকুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা-সাহিন্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধ্রীমশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ-বোধ আমার স্পণ্ট ছিল না। কোনো গ্রহ্ আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পায়ও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে চাপ লাগে নি। কিছ্ আমাকে আকড়ে ধরতে পারে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগন্নে আমার আসন্তিতে আগন্ন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জনলে যাছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জনলছে সেই হোমের আগন্ন।"

"ব্রাভো, সতিয় কথা বলতে কী সাহস তোমার।"

"সত্যি কথা বলিয়ে নেবার লোক থাকলে বলা সহজ হয়। আপনি যে খ্ব সহজ, খ্ব সত্যি।"

"দেখো, ঐ যে চিঠিলিখিয়ে ছেলেগ্নলো তোমার প্রসাদ পেয়েছিল, তারা কি এখনও আনাগোনা করে।"

"সেই করেই তো তারা মুছে দিয়েছে আমার মনের ময়লা। দেখলুম, জনুটছে তারা আমার চেকবইয়ের দিকে লক্ষ্য করে। ভেবেছিল মেয়েমান্মের মোহ মরতে চায় না, ভালোবাসার সি'ধের গর্ত দিয়ে পে'ছবে তাদের হাত আমার টাকার সিন্দুকে। এত রস আমার নেই, তারা তা জানত না। আমার শ্বকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকান্ন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারে নি। আমার প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাভারের দ্বার। ওদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেন নি।"

"তাঁকে আমি প্রণাম করি, আর পাই যদি সেই ছেলেগ্বলোর কান মলে দিই।" বিদায় নেবার আগে অধ্যাপক একবার ল্যাবরেটরিটা ঘ্রুরে এলেন সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন "এখানেই মেয়েলিব্বশিধর চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট।"

সোহিনী বললে, "যা বল্বন, মন থেকে ভয় যায় না। মেয়েলিব্বন্ধি বিধাতার আদি স্থি। যথন বয়স অলপ থাকে মনের জাের থাকে, তখন সে ল্বাকয়ে থাকে ঝােপেঝাপে, যেই রক্ত আসে ঠাণ্ডা হয়ে, বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা। তার আগেই আমার মরবার ইচ্ছে রইল।"

অধ্যাপক বললেন, "ভয় নেই তোমার, আমি বলছি তুমি সজ্ঞানে মরবে।"

Ć

সাদা শাড়ি পরে মাথায় কাঁচাপাকা চুলে পাউডার মেখে সোহিনী মুখের উপর একটি শ্বিচ সাত্ত্বিক আভা মেজে তুললে। মেয়েকে নিয়ে মোটরলণ্ডে করে উপস্থিত হল বোটানিকালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সব্ত্ব বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, স্ক্রে একট্

কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝ্লেপড়া গ্লেছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ-করা স্যাণ্ডেল।

যে আকাশনিম-বীথিকার তলায় রেবতী রবিবার কাটায় আগে থাকতে সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানেই এসে তাকে ধরলে। প্রণাম করলে একেবারে তার পায়ে মাথা রেখে। বিষম বাসত হয়ে উঠল রেবতী।

সোহিনী বললে, "কিছ্ম মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাহমণের ছেলে, আমি ছত্তির মেয়ে। চৌধ্রীমশায়ের কাছে আমার কথা শ্বনে থাকবে।"

"শ্বনেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে বসাব কোথায়।"

"এই-যে রয়েছে সব্জ তাজা ঘাস, এমন আসন কোথায় পাওয়া যায়। ভাবছ বোধ হয়, এখানে আমি কী করতে এসেছি। এসেছি আমার রত উদ্যাপন করতে। তোমার মতো রাহাুণ তো খুঁজে পাব না।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমার মতো ব্রাহমুণ?"

"তা না তো কী। আমার গর্র বলেছেন, এখনকার কালের সবসেরা যে বিদ্যা তাতেই যাঁর দখল তিনিই সেরা ব্রাহ্মণ।"

রেবতী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমার বাবা করতেন যজনযাজন, আমি মন্দ্র-তন্দ্র কিছুই জানি নে।"

"বল কী, তুমি যে মল্ক শিখেছ সেই মল্কে সমস্ত জগৎ হয়েছে মান্ব্যের বশ। তুমি ভাবছ মেয়েমান্ব্যের মুখে এসব কথা এল কোথা থেকে। পেয়েছি প্রব্যের মতো প্রব্যের মুখ থেকে। তিনি আমার স্বামী। যেখানে তার সাধনার পীঠ-স্থান ছিল, কথা দাও বাবা, সেখানে তোমাকে যেতে হবে।"

"কাল সকালে আমার ছু, টি আছে, যাব।"

"তোমার দেখছি গাছপালার শথ। বড়ো আনন্দ হল। গাছপালার খোঁজে আমার স্বামী গিয়েছিলেন বর্মায়, আমি তাঁর সংগ ছাডি নি।"

সঙ্গ ছাড়ে নি কিন্তু সায়ান্সের চর্চায় নয়। নিজের ভিতর থেকে যে গাদ উঠত ফ্রটে, স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও সেটা অন্মান না করে থাকতে পারত না। সন্দেহের সংস্কার ছিল ওর আঁতে আঁতে। একসময়ে নন্দকিশোরের যখন গ্রন্তর পীড়া হয়েছিল, তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "মরবার একমাত্র আরাম এই যে, সেখান থেকে তুমি আমাকে খুজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

সোহিনী বললে, "সঙ্গে যেতে পারি তো।"

नन्गिक स्थात रहरिम वलालन. "मर्वनाम।"

সোহিনী রেবতীকে বললে, "বর্মা থেকে আসবার সময় এনেছিল্ম এক গাছের চারা। ব্যাজিরা তাকে বলে ক্লোযাইটানিয়ে গ্। চমংকার ফালের শোভা— কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলমে না।"

আজই সকালে স্বামীর লাইব্রেরি ঘেণ্টে এ নাম সোহিনী প্রথম বের করেছে। গাছটা চোখেও দেখে নি। বিদ্যার জাল ফেলে বিস্বানকে টানতে চায়।

অবাক হল রেবতী। জিগ্রেসা করলে, "এর লাটিন নামটা কি জানেন।" সোহিনী অনায়াসে বলে দিলে, "তাকে বলে মিলেটিয়া।"

বললে, "আমার স্বামী সহজে কিছুর মানতেন না, তব্ব তাঁর একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল ফলে ফরলে প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছুর আছে স্কুলর, মেয়েরা বিশেষ অবস্থার তার দিকে একান্ত করে যদি মন রাখে তা হলে সন্তানরা স্কুলর হয়ে জন্মাবেই। এ কথা তমি বিশ্বাস কর কি।" বলা বাহ্নল্য এটা নন্দকিশোরের মত নয়।

রেবতী মাথা চুলকিয়ে বললে, "যথোচিত প্রমাণ তো এখনও জড়ো হয় নি।" সোহিনী বললে, "অন্তত একটা প্রমাণ পেয়েছি আমার আপন ঘরেই। আমার মেয়ে এমন আশ্চর্য রূপ পেল কোথা থেকে। বসন্তের নানা ফুলের যেন—থাক্: নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

দেখবার জন্যে উৎস<sub>ন</sub>ক হয়ে উঠল রেবতী। নাটোর কোনো সরঞ্জাম বাকি ছিল না।

সোহিনী তার রাঁধ্বনী বাম্বনকে সাজিয়ে এনেছে প্জারী বাম্বনের বেশে। পরনে চেলি, কপালে ফোঁটাতিলক, টিকিতে ফ্বল বাঁধা, বেলের আঠায় মাজা মোটা পইতে গলায়। তাকে ডেকে বললে, "ঠাকুর, সময় তো হল, নীল্বকে এবার ডেকে নিয়ে এসো।"

নীলাকে তার মা বসিয়ে রেখেছিল দ্বীমলণ্ডে। ঠিক ছিল ডালি হাতে সে উঠে আসবে, বেশ খানিকখন তাকে দেখা যাবে সকালবেলার ছায়ায়-আলোয়।

ইতিমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তন্ন তন্ন করে দেখে নিতে লাগল। রঙ মস্প্
শ্যামবর্ণ, একট্ব হলদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগ্লো আঙ্ল ব্বলিয়ে
ব্বলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড়ো নয় কিন্তু তাতে দ্ভিশন্তির স্বচ্ছ আলো
জনল্ জনল্ করছে, মুখের মধ্যে সেইটেই সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নিচে
মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম। রেবতীর সন্বন্ধে ও যত খবর জোগাড়
করেছে তার মধ্যে ও বিশেষ লক্ষ্য করেছে একটা কথা। ছেলেবেলাকার বন্ধ্দের
ওর উপরে ছিল কান্নাকাটি-জড়ানো সেন্টিমেন্টাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে
একটা দুবলল মাধ্যে ছিল, তাতে পুরুষ বালকদের মনে মোহ আনতে পারত।

সোহিনীর মনে খটকা লাগল। ওর বিশ্বাস, মেয়েদের মনকে নোঙরের মতো শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্যে পর্ব্বেষর ভালো দেখতে হওয়ার দরকারই করে না। ব্যুদ্ধিবিদ্যেটাও গৌণ। আসল দরকার পোর্বেষর ম্যাগ্নেটিজ্ম। সেটা তার দ্নায়্র পেশীর ভিতরকার বেতার-বার্তার মতো। প্রকাশ পেতে থাকে কামনার অকথিত দপ্ধার্পে।

মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মন্ততার ইতিহাস। ও যাকে টেনেছিল কিংবা যে টেনেছিল ওকে, তার না ছিল র্প, না ছিল বিদ্যা, না ছিল বংশগোরব। কিন্তু কী একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ ছিল যার অলক্ষ্য সংস্পর্শে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অন্ভব করেছিল প্রর্বমান্য বলে। নীলার জীবনে কখন একসময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জিম ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে জ্ঞান বৈর্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি টান থাকে না। নীলার মনে আলো পেণ্ছিয় না।

নদীর ঘাট থেকে আন্তে আন্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দর পড়েছে তার কপালে তার চুলে, বেনারসি শাড়ির উপরে জরির রিশ্ম ঝল্মল্ করে উঠছে। রেবতীর দ্ঘি একম্হুতের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। যে স্কুদরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন স্ঝোগ ঘটে তথন দ্ঘির শ্রম্ত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।

মনে মনে রেবতীকে ধিকার দিয়ে সোহিনী বললে, "দেখো দেখো, একবার চেয়ে দেখো।"

রেবতী চমকে উঠে চোখ তুলে চাইলে।

সোহিনী বললে, "দেখো তোঁ ডক্টর অব সায়ান্স, ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে পাতার রঙের কী চমংকার মিল হয়েছে।"

রেবতী সসংকোচে বললে. "চমংকার।"

সোহিনী মনে মনে বললে, "নাঃ, আর পারা গেল না।" আবার বললে, "ভিতরে বসনতী রঙ উ°িক মারছে, উপরে সবজে নীল। কোন্ ফ্রলের সঙ্গে মেলে বলো দেখি।"

উৎসাহ পেয়ে রেবতী ভালো করেই দেখলে। বললে, "একটা ফ্ল মনে পড়ছে কিন্তু উপরের আবরণটা ঠিক নীল নয়, ব্রাউন।"

"কোন্ফ**্ল** বলো তো।"

রেবতী বললে, "মেলিনা।"

"ও ব্রেকছি। তার পাঁচটি পাপড়ি, একটি উজ্জ্বল হলদে, বাকি চারটে শ্যামবর্ণ।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, "এত করে ফ্রলের পরিচয় জানলেন কী করে।"

সোহিনী হেসে বললে, "জানা উচিত হয় নি বাবা। প্রজোর সাজির বাইরের ফুল আমাদের কাছে প্রপুরুষ বললেই হয়।"

ডালি হাতে এল ধীরে ধীরে নীলা। মা বললে, "জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। পাছঃয়ে প্রণাম কর।"

"থাক্ থাক্" বলে রেবতী অস্থির হয়ে উঠল। রেবতী আসন করে বসেছিল, পা খুঁজে বের করতে নীলাকে একট্ব হাতড়াতে হল। শিউরে উঠল রেবতীর সমস্ত শরীর। ডালিতে ছিল দ্বর্লভ-জাতীয় অকিভির মঞ্জরি, রুপোর থালায় ছিল বাদামের তক্তি, পেস্তার বর্ষি, চন্দ্রপ্রলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মালাইয়ের বর্ষি, চোকো করে কাটা কাটা ভাপা দই।

বললে. "এ সমস্তই তৈরি নীলার নিজের হাতে।"

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। এসব কাজে নীলার না ছিল হাত, না ছিল মন। সোহিনী বললে, "একট্ব মুখে দিতে হয় বাবা, ঘরে তৈরি তোমারই উদ্দেশে।" ফরমাশে তৈরি বড়োবাজারের এক চেনা দোকানে।

রেবতী হাত জোড় করে বললে, "এ সময়ে খাওয়া আমার অভ্যাস নয়। বরং অনুমতি করেন যদি বাসায় নিয়ে যাই।"

সোহিনী বললে, "সেই ভালো। অন্ররোধ করে খাওরানো আমার স্বামীর আইনে বারণ। তিনি বলতেন, মানুষ তো অজগরের জাত নয়।"

একটা বড়ো টিফিন-ক্যারিয়রে থাকে থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে। নীলাকে বললে, "দে তো মা, সাজিতে ফ্রুলগ্র্নি ভালো করে সাজিয়ে। এক জাতের সঙ্গে আর-এক জাত মিশিয়ে দিস নে যেন। আর তোর খোঁপা ঘিরে ঐ যে সিল্কের রুমাল জড়িয়েছিস, ওটা পেতে দিস ফ্রুলগ্রনির উপরে।"

বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিপাসরুর দ্ঘিট উঠল উৎসর্ক হয়ে। এ যে প্রাকৃত জগতের মাপ-ওজনের বাইরেকার জিনিস। নানা রঙের ফ্রলগ্রনির মধ্যে নীলার স্কাম আঙ্কল সাজাবার লয় রেখে নানা ভিংগতে চলছিল- রেবতীর চোখ ফেরানো দায় হল। মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। এক দিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনিমুদ্তোপালার-মিশোলকরা একহারা হার জড়ানো চুলের ইন্দ্রধন্, আর-এক দিকে বসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছিত্রত রাঙা পাড়িট। সোহিনী মিণ্টাল সাজাচ্ছিল কিন্তু ওর একটা তৃতীয় নেত্র আছে যেন। সামনে যে একটা জাদ্, চলছিল সে ওর লক্ষ্য এড়ায় নি।

নিজের স্বামীর অভিজ্ঞতা অনুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিদ্যাসাধনার বেড়াদেওয়া থেত যে-সে গোরুর চরবার থেত নয়। আজ আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালো লাগল না।

હ

পরের দিন সোহিনী অধ্যাপককে ডেকে পাঠালে। বললে, "নিজের গরজে আপনাকে ডেকে এনে মিছিমিছি কণ্ট দিই। হয়তো কাজের ক্ষতিও করি।"

"দোহাই তোমার, আরও-একট্ব ঘন ঘন ডেকো। দরকার থাকে তো ভালো, না থাকে তো আরও ভালো।"

"আপনি জানেন, দামী যক্ত্র সংগ্রহের নেশার আমার স্বামীর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। মনিবদের ফাঁকি দিতেন এই নিষ্কাম লোভে। সমসত এসিয়ার মধ্যে এমন ল্যাবরেটার কোথাও পাওয়া যাবে না, এই জেদ তাঁর মতো আমাকেও পেয়ে বর্সোছল। এই জেদেই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে উপচিয়ে পড়ত চার দিকে। দেখন চৌধ্রীমশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা যাঁর কাছে অসংকোচে বলতে পারি আপনি আমার সেই বন্ধ্। নিজের কলঙেকর দিকটা দেখাবার খোলসা দরজা পেলে মন হাঁফ ছেডে বাঁচে।"

চৌধ্রী বললেন, "যারা সম্পূর্ণটা দেখতে পায় তাদের কাছে সত্যকে চাপা দেবার দরকার করে না। আধা সত্যই লজ্জার জিনিস। প্ররোপ্রার দেখার ধাত আমাদের, আমরা বিজ্ঞানী।"

"তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচবার শথ মেটাবার জন্যে এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাঁকে চরম করে মারব স্বামীঘাতিনী হয়ে। আমি এর রক্ষক চাই, তাই খুঁজছিল্ম রেবতীকে।"

"চেণ্টা করে দেখলে?"

"দেখেছি, হাতে হাতে ফল পাবার আশা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকবে না।" "কেন।"

"ওঁর পিসিমা যেমনি শ্নবেন রেবতীকে টেনেছি কাছে, অমনি তাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসবেন। ভাববেন, আমার মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার ফাঁদ পেতেছি।"

"দোষ কী, হলে তো ভালোই হত। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, বেজাতে মেয়ের বিয়ে দেবে না।"

"তখনও আপনার মন জানতুম না, তাই মিথ্যে কথা বলেছিল্ম। খ্রই চেয়েছিল্ম। কিন্তু ছেড়েখি সেই মতলব।" "কেন।"

"ব্রুবতে পেরেছি, ও ভাঙনধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না।"

"কিন্তু ও তো তোমারই মেয়ে।"

"আমারই মেয়ে তো বটে, তাই তো ওকে আঁতের ভিতর থেকেই চিনি।" অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন যে, মেয়েরা পর্ব্বষের ইন স্পিরেশন জাগাতে পারে।"

"আমার সবই জানা আছে। প্রেষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ। আমার মেরোটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।"

"তা হলে কী করতে চাও বলো।"

"আমার ল্যাবরেটরি দান করতে চাই পাব্লিককে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে এড়িয়ে দিয়ে?"

"মেয়েকে? ওকে দান করলে সে দান পেণছবে কোন্ রসাতলে কী করে জানব। আমার ট্রাস্ট সম্পত্তির প্রেসিডেণ্ট করে দেব রেবতীকে। তাতে তো পিসির আপত্তি হতে পারবে না?"

"মেরেদের আপত্তির যুক্তি যদি ধরতেই পারব তা হলে পুরুষ হয়ে জন্মাতে গেলমুম কেন। কিন্তু একটা কথা ব্যুঝতে পারছি নে, ওকে যদি জামাই না করবে তা হলে প্রেসিডেণ্ট করতে চাও কেন।"

"শন্ধ্ যন্ত্রগ্লো নিয়ে কী হবে। মানুষ চাই ওদের প্রাণ দিতে। আর-একটা কথা এই, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটাও নতুন যন্ত্র আনা হয় নি। টাকার অভাবে নয়। কিনতে হলে একটা লক্ষ্য ধরে কিনতে হয়। খবর জেনেছি. রেবতী ম্যাগ্নেটিজ্ম্ নিয়ে কাজ করছেন। সেই পথে সংগ্রহ এগিয়ে চল্কু, যত দাম লাগে লাগ্কু-না।"

"কী আর বলব, পরের্ষমান্য যদি হতে তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে নেচে বেড়াতুম। তোমার স্বামী রেল-কোম্পানির টাকা চুরি করেছিলেন, ভূমি চুরি করে নিয়েছ তাঁর পরের্বের মনখানা। এমন অদ্ভূত কলমের-জোড়-লাগানো ব্রিদ্ধ আমি কখনও দেখি নি। আমারও পরামশ নেওয়া তুমি যে দরকার বোধ কর, এই আশ্চর্য।"

"তার কারণ আপনি যে খুব খাঁটি, ঠিক কথা বলতে জানেন।"

"হাসালে তুমি। তোমাকে বৈঠিক কথা বলে ধরা পড়ব, এত বড়ো নিরেট বোকা আমি নই। তা হলে লাগা যাক এবার, জিনিসপত্র ফর্দ করা, দর যাচাই করা, ভালো উকিল ডেকে তোমার প্রস্থ বিচার করা, আইনকান্ন বেংধে দেওয়া ইত্যাদি অনেক হাঙ্গামা আছে।"

"এসব দায় কিন্তু আপনারই।"

"সেটা হবে নামমাত্র। বেশ ভালো করেই জান, যা তুমি বলাবে তাই বলব. যা করাবে তাই করব। আমার লাভটা এই যে দ্বেলা দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তোমাকে যে কী চক্ষে দেখেছি তুমি তো জান না।"

সোহিনী চোকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধ্রবীর গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমো থেয়ে চট্ করে সরে গেল, ভালোমান্বের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।

"ঐ রে সর্বনাশের শুরু হল দেখছি।"

"সে ভয় যদি একট্ও থাকত তা হলে কাছেও এগতুম না। এ বরান্দ আপনার জাটবে মাঝে মাঝে।"

"ঠিক বলছ?"

"ঠিকই বলছি। আমার এতে খরচ নেই, আপনারও যে বেশি কিছ্নু পাওনা আছে, মুখের ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছে না।"

"অর্থাৎ বলতে চাও, এ হচ্ছে মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়।--চললমে উকিলবাডিতে।"

"কাল একবার আসবেন এ পাডাতে।"

"কেন, কী করতে।"

"রেবতীর মনে দম দিতে।"

"আর নিজের মনটা খুইয়ে বসতে।"

"মন কি আপনার একলারই আছে।"

"তোমার মনের কিছু বাকি আছে নাকি।"

"উচ্ছিণ্ট অনেক পড়ে আছে।"

"তাতে এখনও অনেক বাঁদর নাচানো চলবে।"

## q

তার পরদিনে রেবতী ল্যাবরেটরিতে নিদিপ্ট সময়ের অন্তত বিশ মিনিট আগে এসেই উপস্থিত। সোহিনী প্রস্তৃত ছিল না, আটপোরে কাপড়েই তাড়াতাড়ি চলে এল ঘরে। রেবতী ব্রুতে পারলে গলদ হয়েছে। বললে, "আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে না দেখছি।" সোহিনী সংক্ষেপে বললে, "নিশ্চয়।" একসময়ে একট্র কী শব্দ শর্নে রেবতী মনে মনে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালে। সর্খন বেহারাটা গ্লাসকেসের চাবি নিয়ে এল ঘরে।

সোহিনী জিগ্গেসা করলে, "এক পেয়ালা চা আনিয়ে দেব কি।" রেবতী ভাবলে বলা উচিত, হাঁ। বললে, "দোষ কী।"

ও বেচারার চা অভ্যাস নেই, সদির আভাস দিলে বেলপাতাসিম্ধ গ্রম জল থেয়ে থাকে। মনে মনে বিশ্বাস ছিল স্বয়ং নীলা আসবে পেয়ালা হাতে।

সোহিনী জিগ্গেসা করলে, "তুমি কি কড়া চা খাও।"

ও ফস্করে বলে বসল, "হাঁ।"

ভাবলে এ ক্ষেত্রে হাঁ বলাটাই পাকা দম্তুর। এল চা, সেটা কড়া সন্দেহ নেই। কালির মতো রঙ, নিমের মতো তিতো। চা আনলে ম্সলমান খানসামা। এটাও ওকে পরীক্ষা করবার জন্যে। আপত্তি করতে ওর ম্থে কথা সরল না। এই সংকোচ ভালো লাগল না সোহিনীর। খানসামাকে বললে, "চা-টা ঢেলে দাও-না মোবারক, ঠান্ডা হয়ে গেল যে।"

খানসামার হাতের পরিবেষণ-প্রত্যাশায় রেবতী বিশ মিনিট আগে এখানে আসে নি।

কী দ্বংথে যে মুথে চামচ উঠছিল অন্তর্যামীই জানছিলেন, আর জানছিল সোহিনী। হাজার হোক মেয়েমান্ম, দ্বর্গতি দেখে বললে, "ও পেয়ালাটা থাক্। দ্বধ ঢেলে দিচ্ছি, তার সঙ্গে কিছ্ব ফল খেয়ে নাও। সকাল সকাল এসেছ, বোধ হয় কিছ্ব খেয়ে আসা হয় নি।" কথাটা সত্য। রেবতী ভেবেছিল আজও সেই বোটানিকালের প্রনরাবৃত্তি হবে। কাছ দিয়েও গেল না, মুখে রয়ে গেল কড়া চায়ের তিতো স্বাদ আর মনে রয়েছে আশাভংগর তিতো অভিজ্ঞতা।

এমনসময় প্রবেশ করলেন অধ্যাপক; ঘরে ঢ্বেক্ট রেবতীর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "কী রে হল কী, সব যে একেবারে ঠা ডা হিম। খ্কুর মতো বসে বসে দ্বধ খাচ্ছিস ঢকে ঢক। চার দিকে যা দেখছিস একি খোকাবাব্র খেলনার দোকান। যাদের চোখ আছে তারা দেখেছে, মহাকালের চেলারা এইখানে আসে তা ডবন্তা করতে।"

"আহা কেন বকছেন। না খেয়েই ও বেরিয়েছিল আজ সকালে। এল যখন, তখন দেখলুম মুখ যেন শুকনো।"

"ঐ রে পিসিমা দি সেকেন্ড। এক পিসিমা দেবে এক গালে চাপড়, আর-এক পিসিমা দেবে অন্য গালে চুমো। মাঝখানে প'ড়ে ছেলেটা যাবে ভিজে কাদা হয়ে। আসল কথা কী জান, লক্ষ্মী যখন আপনি সেধে আসেন চোখে পড়েন না; যারা সাত ম্ব্লুক ঘ্রে তাঁকে খ্রেজ বের করে, ধরা দেন তিনি তাদেরই কাছে। না-চেয়ে পাওয়ার মতো না-পাওয়ার আর রাস্তা নেই। আচ্ছা বলো দেখি মিসেস—দ্র হোক গে ছাই মিসেস, আমি ডাকবই তোমাকে সোহিনী বলে, এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর।"

"মরণ আমার, রাগ করতে যাব কেন। ডাকুন আমাকে সোহিনী বলে, স্মহি বললে আমার কান জনুডিয়ে যাবে।"

"গোপন কথাটা প্রকাশ করেই বলি। তোমার ঐ সোহিনী নামটির সঙ্গে আর-একটি শব্দের মিল আছে, বড়ো খাঁটি তার অর্থ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হিনি হিনি কিনি কিনি রবে ঐ দুটি শব্দ মিলিয়ে মনে মনে খঞ্জনি বাজাতে থাকি।"

"কেমিস্ট্রির রিসচের্চ মিল করা আপনার অভ্যাস আছে, ওটা তার**ই একটা** ফেকডা।"

"মিল করতে গিয়ে মরেও অনেক লোক। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই— ঘোরতর দাহ্য পদার্থ।"

এই বলে হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

"নাঃ, ঐ ছোকরার সামনে এসব কথার আলোচনা করতে নেই। বার্দের কারখানায় আজ পর্যন্ত ও অ্যাপ্রেন্টিস শ্রুর করে নি। পিসিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল নন্কম্বাস্টিব্ল্।"

রেবতীর মেয়েলি মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

"সোহিনী, আমি তোমাকে জিগ্গেসা করতে যাচ্ছিল্ম, আজ সকালে তুমি কি ওকে আফিম খাইয়ে দিয়েছিলে। অমন ঝিমিয়ে পড়ছে কেন।"

"খাইয়ে যদি থাকি সেটা না জেনে।"

"রেব্, ওঠ্ বলছি ওঠ্। মেয়েদের কাছে অমন ম্খচোরা হয়ে থাকতে নেই। ওতে ওদের আদপর্ধা বেড়ে যায়। ওরা তো ব্যামোর মতো প্রর্ষের দ্বর্বলতা খ্রেজ বেড়ায়, ছিদ্র পেলেই টেম্পারেচর চড়িয়ে দেয় হ্ হ্ করে। সাবজেক্ট্টা জানা আছে, ছেলেগ্রলোকে সাবধান করতে হয়। আমার মতো যারা ঘা খেয়েছে, মরে নি, তাদের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হয়। রেব্, কিছ্ব মনে করিস নে বাবা। যারা কথা কয় না, চুপ করে থাকে, তারাই সব চেয়ে ভয়ংকর। চল্ দেখি, তোকে একবার ঘ্রিয়ে নিয়ে আসি। ঐ দেখ্ দ্বটো গ্যাল্ভানোমিটর, একেবারে হাল কায়দার। এই দেখ্ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প্, আর এটা মাইক্রোফোটোমিটর, এ ছেলে-

পাস-করাবার কলার ভেলা নয়। একবার এখানে আসন গেড়ে বোস্ দেখি। সেই তোমার টাকপড়া মাথার প্রোফেসর—নাম করতে চাই নে—দেখি কেমন তার মুখ চুন হয়ে না যায়। আমার ছাত্র হয়ে যখন তুই বিদ্যে শুরু করিল আমি তোকে বিল নি কি, তোর নাকের সামনে ঝুলছে যাকে কথায় বলে ভবিষ্যং। হেলাফেলা করে সেটাকে ফোঁপরা করে দিস নে যেন। তোর জীবনীর প্রথম চ্যাপ্টারের এক কোণে আমার নামটাও ছোটো অক্ষরে লেখা যদি থাকে, সেটা হবে আমার মুস্ত গুরুদক্ষিণা।"

দেখতে দেখতে বিজ্ঞানী জেগে উঠল। জনলে উঠল তার দুই চোখ। চেহারাটা একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে। মুক্ধ হয়ে সোহিনী বললে, "তোমাকে যে-কেউ জানে তারা সকলেই তোমার এত বড়ো উন্নতির আশা করে যা প্রতিদিনের জিনিস নয়, যা চির্রাদনের। কিন্তু আশা যতই বড়ো, ততই বড়ো তার বাধা ভিতরে বাইরে।"

অধ্যাপক রেবতীর পিঠে আর-একবার দিলে একটা মন্ত চাপড়। ঝন্ঝন্ করে উঠল তার শিরদাঁড়া। চৌধারী তাঁর মন্ত ভারী গলায় বললেন, "দেখ্ রেবর্, যে মহৎ ভবিষ্যতের বাহন হওয়া উচিত ছিল ঐরাবত, কৃপণ বর্তমান চাপিয়ে দেয় তাকে গোর্র গাড়িতে, কাদায় পড়ে থাকে সে অচল হয়ে। শ্লেছ, সোহিনী, সর্হি?— না না ভয় নেই. পিঠে চাপড় মারব না। বলো সত্যি করে, কথাটা আমি কেমন গ্রাছিয়ে বলেছি।"

"চমৎকার।"

"ওটা লিখে রেখো তোমার ডায়ারিতে।"

"তা রাখব।"

"কথাটার মানেটা ব্রুঝেছিস তো রেবি?"

"বোধ হয় বুঝোছ।"

"মনে রাখিস মসত প্রতিভার মসত দায়িত্ব। ও তো কারও নিজের জিনিস নয়। ওর জবাবদিহি অনন্তকালের কাছে। শ্নুনছ স্কৃহি, শ্নুনছ? কথাটা কেমন বলেছি বলো তো ভাই।"

"খ্ব ভালো বলেছেন। আগেকার দিনের রাজা থাকলে গলা থেকে মালা খ্লে—"

"তারা তো মরেছে সব, কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুট্বুকু মরে নি, মনে থাকবে।"

রেবতী বললে, "ভয় নেই, কিছুতে আমাকে দুর্বল করবে না।"

সোহিনীকে পা ছংয়ে প্রণাম করতে গেল। সোহিনী তাড়াতাড়ি আটকিয়ে দিলে।

চৌধ্রনী বললেন, "আরে করলে কী। প্রশাকর্ম না করার দোষ আছে, প্রশ্য-কর্মে বাধা দেওয়ার দোষ আরও বেশি।"

সোহিনী বললে, "প্রণাম যদি করতে হয় তো ঐখানে।"— বলে বেদির উপরে বসানো নন্দকিশোরের মাতি দেখিয়ে দিলে। ধ্পধ্ননা জ্বলছে, ফ্বলে ভরে আছে থালা।

বললে, "পাতকীকে উন্ধার করার কথা প্রোণে পড়েছি। আমাকে উন্ধার করেছেন ঐ মহাপ্রব্ধ। অনেক নিচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তলে বসাতে পেরেছেন—পাশে বললে মিথ্যে হবে, তাঁর পায়ের তলায়। বিদ্যার পথে মান্ব্যকে উন্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়ে-জামাইয়ের গ্রমর বাড়াবার জন্যে তাঁর জীবনের খনিখোঁড়া রক্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি। বললেন, ঐখানে রেখে গেলেম আমার সম্গতি, আর সম্গতি আমার দেশের।""

অধ্যাপক বললেন, "শ্নেলি তো রেব্ ? এটা হবে ট্রাস্ট সম্পত্তি, তোকে দেওয়া হবে তার কর্তস্থ।"

রেবতী ব্যাস্ত হয়ে বললে, "কর্তৃত্ব নেবার যোগ্য আমি নই। আমি পারব না।" সোহিনী বললে. "পারবে না! ছি, এ কি পুরুষ্টের মতো কথা।"

রেবতী বললে, "আমি চিরদিন পড়াশনুনো করে এসেছি, এরকম কাজের ভার কখনও নিই নি।"

চৌধ্রী বললেন, "ডিম ফোটবার আগে কখনও হাঁস সাঁতার দেয় নি। আজ তোমার ডিমের খোলা ভাঙবে।"

সোহিনী বললে, "ভয় নেই তোমার, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।" রেবতী আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।

সোহিনী অধ্যাপকের মন্থের দিকে চেয়ে রইল। চৌধন্রী বললেন, "জগতে বোকা অনেকরকম আছে, প্রেম বোকা সকল বোকার সেরা। কিন্তু মনে রেখাে, দারিত্ব হাতে না পেলে দায়িত্বের যোগাতা জন্মায় না। একজােড়া হাত পেয়েছে মান্য তাই সে হয়েছে মান্য, একজােড়া খ্র পেলেই তার সঙ্গে সঙ্গে মলবার যোগা লেজ আপনি গজিয়ে উঠত। তুমি কি রেবতীর হাতের বদলে খ্র দেখতে পেয়েছ নাক।"

"না, আমার ভালো লাগছে না। মেয়ের হাতেই যারা মান্ব কোনো কালে তাদের দ্বধে-দাঁত ভাঙে না। কপাল আমার। আপনি থাকতে আমি আর-কারও কথা কেন ভাবতে গেল্বম!"

"খন্শী হল্ম শ্নে। একট্খানি ব্রিক্য়ে দাও কী গ্র্ণ আছে আমার।" "লোভ নেই আপনার একট্ও।"

"এত বড়ো নিন্দের কথা! লোভের মতো জিনিসকে লোভ করি নে?— খুবই করি—"

ম্থের কথা কেড়ে নিয়ে তাঁর দ্বই গালে দ্বই চুমো দিয়ে সোহিনী সরে গেল।
"কোনু খাতায় জমা হল এটা সোহিনী।"

"আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই স্বদ দিচ্ছি।"

"প্রথম দিন পেয়েছি একটি, আজ পেল্কম দর্টি। কেবলই বেড়ে চলবে নাকি।" "বাড়বে বই কি, চক্রব্দিধর নিয়মে।"

ь

চৌধ্রী বললেন, "সোহিনী, তোমার স্বামীর শ্রাণ্ডে শেষকালে আমাকে প্রেত্ বানিয়ে দিলে? সর্বনাশ, এ কি কম দায়িত্ব। যার অস্তিত্ব হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না তাকে খ্রিশ করা! এ তো বাঁধাদস্ভুরের দানদক্ষিনে নয় যে—"

"আপনিও তো বাঁধাদস্তুরের গ্রেক্টাকুর নন, আপনি যা করবেন সেটাই হবে পদ্ধতি। দানের ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন তো?" "কদিন ধরে ঐ কাজই করেছি, দোকানবাজার কম ঘ্রির নি। দানসামগ্রী সাজানো হয়ে গেছে নিচের বড়ো ঘরটাতে। ইহলোকস্থিত আত্মা যারা এগ্রলো আত্মসাৎ করবে তারা পেট ভরে খুশি হবে, সন্দেহ নেই।"

চৌধ্রনীর সংখ্য নিচে গিয়ে সোহনী দেখলে, সায়ান্স-পড়্রা ছেলেদের জন্যে নানা যন্ত্র, নানা মডেল, নানা দামী বই, নানা মাইক্রোস্কোপের স্লাইড্স্, নানা বায়োলজির নম্না। প্রত্যেক সামগ্রীর সংখ্যে নাম ও ঠিকানা-লেখা কার্ড। আড়াইশো ছেলের জন্যে চেক লেখা হয়েছে এক বংসরের ব্তির। খয়চের জন্যে কিছ্মাত্র সংকোচ করা হয় নি। বড়ো বড়ো ধনীদের শ্রাম্পে যে ব্রাহ্মাণবিদায় হয় তার চেয়ে এর ব্যয়ের প্রসর অনেক বেশি, অথচ বিশেষ করে চোখে পড়ে না এর সমারোহ।

"প্রর্তবিদায়ের কী দক্ষিণা দিতে হবে, সেটা তো আপনি ধরে দেন নি।" "আমার দক্ষিণা তোমার খুমি।"

"খ্রাশর সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্যে রেখেছি এই ক্রনামিটর। জর্মান থেকে আমার স্বামী এটা কিনেছিলেন, বরাবর তাঁর রিসচের কাজে লেগেছিল।"

চৌধুরী বললেন, "যা মনে আসছে তার ভাষা নেই। বাজে কথা বলতে চাই নে, আমার পুরুতের কাজ সার্থক হল।"

"আর-একটি লোক আছে, আজ তাকে ভুলতে পারি নে— সে আমাদের মানিকের বিধবা বউ।"

"মানিক বলতে কাকে বোঝায়।"

"সে ছিল ওঁর ল্যাবরেটরির হেড মিদির। আশ্চর্য তার হাত ছিল। অত্যন্ত স্ক্র কাজে এক চুল তার নড্চড় হত না, কলকব্জার তত্ত্ব ব্বে নিতে তার ব্যান্ধ ছিল অম্রান্ত। তাকে উনি অতিনিকট বন্ধার মতো দেখতেন। গাডি করে নিয়ে যেতেন বড়ো বড়ো কারখানার কাজ দেখাতে। এদিকে সে হিল মাতাল, ওঁর অ্যাসিস্টেণ্টরা তাকে ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করত। উনি বলতেন, ও যে গুণী, তার সে গুণ বানিয়ে তোলা যায় না, সে গুণ খুজে মিলবে না। ওঁর কাছে তার সম্মান প্ররোমান্রায় ছিল। এর থেকে ব্রুঝবেন কেন যে উনি আমাকে শেষ পর্যক্ত এত মান দিয়েছিলেন। আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোযের ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কডিয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন. সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনোদিন একট্মাত্র নন্ট করি নি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর-কারও কাছে পেতেন না। যেখানে আমি ছিলেম ছোটো সেখানে আমি তাঁর চোথে পড়ি নি, যেখানে আমি ছিল্ম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে প্ররো সম্মান দিয়েছেন। আমার মূল্য যদি তাঁর চোখে না পড়ত তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতুম বলুন তো। আমি খুব খারাপ কিন্তু আমি নিজেই বলছি আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনও সহা করতে পারতেন না।"

"দেখো সোহিনী, আমি অহংকার করে বলব যে আমি প্রথম থেকেই জেনেছি তুমি খ্ব ভালো। সম্তা দরের ভালো হলে কলংক লাগলে দাগ উঠত না।"

"যাক গে, আমাকে আর যে লোক যা মনে কর্ক না, তিনি আমাকে যা মান দিয়েছেন সে আজ পর্যন্ত টিকে আছে, আমার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।" "দেখো সোহিনী, তোমাকে যত দেখছি ততই জানছি, তুমি সে জাতের সহজ মেয়েমানুষ নও যারা স্বামী নামটা শুনলেই গলে পড়ে।"

"না, তা নই; আমি দেখেছি ওঁর মধ্যে শক্তি, প্রথম দিন থেকে জেনেছি উনি মানুষ, আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বিস নি। আমি জাঁক করেই বলছি, আমার মধ্যে যে রক্ক আছে সে একা ওঁরই কণ্ঠহারে দোলবার মতো, আর কারও নয়।"

এমন সময় নীলা ঘরে এসে ঢ্রকে পড়ল। বললে, "অধ্যাপকমশায়, কিছ্র্মনে করবেন না, মায়ের সঙেগ কিছ্র কথা আছে।"

"কিছ্ন নামা, আমি এখন যাচ্ছি ল্যাবরেটরিতে। রেবতী কী রকম কাজ করছে দেখে আসি গে।"

নীলা বললে, "কোনো ভয় নেই। কাজ ভালোই চলছে। আমি এক-একদিন জানালার বাইরে থেকে দেখেছি, উনি মাথা গ'লে লিখছেন, নোট নিচ্ছেন, কলম কামড়ে ধরে ভাবছেন। আমার প্রবেশ নিষেধ, পাছে সার আইজাকের গ্রাভিটেশন যায় নড়ে। সেদিন মা কাকে বলছিলেন উনি ম্যাগ্নেটিজ্ম্ নিয়ে কাজ করছেন, ভাই পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কাঁটা নড়ে যায়, বিশেষত মেয়েরা।"

চোধারী হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "মা, ল্যাবরেটরি ভিতরেই আছে, ম্যাগ্নেটিজ্ম্ নিয়ে কাজ চলছেই, কাঁটা যাঁরা নড়িয়ে দেন তাঁদের ভয় করতেই হয়। দিগ্রম ঘটায় যে। তবে চললাম।"

নীলা মাকে বললে, "আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাঁঠ দিয়ে বে'ধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।"

"তুই কী করতে চাস বল।"

নীলা বললে. "তুমি তো জানই মেয়েদের জন্যে একটা হাইয়র স্টাডি মৃভমেণ্ট খোলা হয়েছে, তুমি তাতে অনেক টাকা দিয়েছ। সেখানে আমাকে কেন কাজে লাগাও না।"

"আমার ভয় আছে পাছে তুই ঠিকমতো না চলিস।" "সব চলাই বন্ধ করে দেওয়াই কি ঠিক চলার রাস্তা।"

"তা নয়. তা তো জানি. সেই তো আমার ভাবনা।"

"তুমি না ভেবে একবার আমাকে ভাবতে দাও-না। সে তো দিতেই হবে। আমি তো এখন খুকি নই। তুমি ভাবছ সেই-সব পারিক জায়গায় নানা লোকের যাওয়া-আসা আছে, সে একটা বিপদ। জগৎসংসারে লোকচলাচল তো বন্ধ হবে না তোমার খাতিরে। আর তাদের সঙ্গে আমার জানাশ্নো একেবারেই ঠেকিয়ে রাখবে যে সে আইন তো তোমার হাতে নেই।"

"জানি সব জানি, ভয় করে ভয়ের কারণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তা হলে ভূই ওদের হাইয়র স্টাডি সার্কলে ভরতি হতে চাস?"

"হাঁ চাই।"

"আচ্ছা তাই হবে। সেখানকার প্রের্ষ অধ্যাপকদের একে একে দিবি জাহান্নমে সে জানি। কেবল একটি কথা দিতে হবে আমাকে। কোনোমতেই তুই রেবতীর কাছে ঘে'ষতে পাবি নে। আর কোনো ছ্বতোতেই ঢ্বকবি নে তার ল্যাবরেটরিতে।"

"মা, তুমি আমাকে কী মনে কর ভেবে পাই নে। কাছে ঘে'ষতে যাব তোমার ঐ খনে সার আইজাক নিউটনের, এমন রুচি আমার?—মরে গেলেও না।" সংকোচ বোধ করলে রেবতী শরীরটাকে নিয়ে যে রকম আঁকুবাঁকু করে তারই নকল করে নীলা বললে, "ঐ স্টাইলের পুরুষকে নিয়ে আমার চলবে না। যে-সব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।"

"একটা বেশি বাড়িয়ে কথা বলছিস নীলা, তাই ভয় হচ্ছে ওটা ঠিক তোর মনের কথা নয়। তা হোক, ওর সম্বন্ধে তোর মনের ভাব যাই হোক, ওকে যদি মাটি করতে চাস তা হলে সে তোর পক্ষে ভালো হবে না।"

"কখন তোমার কী মার্জ কিছুই ব্রুঝতে পারি নে মা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে তুমি আমাকে সাজিয়ে প্রতুল গড়ে তুর্লোছলে, সে কি আমি ব্রুঝতে পারি নি। সেইজন্যেই কি তুমি আমাকে ওর বেশি কাছে আনাগোনা করতে বারণ করছ, পাছে, চেনাশোনার ঘেষ লেগে পালিশ নণ্ট হয়ে যায়।"

''দেখ্নীলা, আমি তোকে বলে দিচ্ছি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে কিছ্ততেই হতে পারবে না।"

"তা হলে আমি যদি মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করি?"

"ইচ্ছা হয় তো করিস।"

"সন্বিধে আছে, তার তিনটে বিয়ে, আমার দায় অনেকটা হালকা হবে, আর সে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে নাইটক্লাবে— তথন আমি অনেকটা ছুন্নটি পাব।"

"আচ্ছা বেশ, সেই ভালো। রেবতীর সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেব না।"

"কেন, তোমার সার আইজাক নিউটনের বৃদ্ধি আমি ঘ্লিয়ে দেব মনে কর?"

"সে তর্ক থাক্, যা বললুম তা মনে রাখিস।"

"উনি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন।"

"তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে—তোর অন্নে তাকে মান্য করিস, তোর বাপের তহবিল থেকে এক কডিও সে পাবে না।"

"সর্বনাশ। তা হলে নমস্কার সার আইজাক নিউটন।" সেদিনকার পালা সংক্ষেপে এই পর্যনত।

#### ۵

"চৌধ্রীমশায়, আর সবই চলছে ভালো কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় স্কৃতিথর হতে পার্রাছ নে। ও যে কোন্ দিকে তাক করতে শ্রুর করেছে ব্রুঝতে পার্রাছ নে।"

চৌধুরী বললেন, "আবার ওর দিকে তাক করছে কারা সেটাও একটা ভাববার কথা। হয়েছে কি, এরই মধ্যে রটে গেছে ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে তোমার স্বামী অগাধ টাকা রেখে গেছে। মুখে মুখে তার অঙ্কটা বেড়েই চলেছে। এখন রাজস্ব আর রাজকন্যা নিয়ে বাজারে একটা জুয়োখেলার স্টিট হয়েছে।"

"রাজকন্যাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বে'চে থাকতে রাজত্ব সম্তায় বিকোবে না।"

"কিন্তু লোকের আমদানি শ্বর হয়েছে। সেদিন হঠাৎ দেখি, আমাদেরই অধ্যাপক মজ্মদার ওরই হাত ধরে বেরিয়ে এল সিনেমা থেকে। আমাকে দেখেই ঘাড় বেকিয়ে নিল। ছেলেটা ভালো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, দেশের মঙ্গলের দিকে ওর বৃলি খুব সহজে খেলে। কিন্তু সেদিন ওর বাঁকা ঘাড় দেখে স্বদেশের জন্যে ভাবনা হল।"

"চৌধ্বরীমশায়, আগল ভেঙেছে।"

"ভেঙেছে বই কি। এখন এই গরিবকেই নিজের ঘটিবাটি সামলাতে হবে।" "মজ্মদার-পাড়ায় মড়ক লাগে লাগত্ব, আমার ভয় রেবতীকে নিয়ে।"

চৌধ্রী বললেন, "আপাতত ভয় নেই। খ্ব ডুবে আছে। কাজ করছে খ্ব চমংকার।"

"চৌধ্রীমশায়, ওর বিপদ হচ্ছে সায়ান্সে ও যত বড়ো ওস্তাদই হোক, তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।"

"সে কথা ঠিকন' ওর একবারও টিকে দেওয়া হয় নি। ছোঁয়াচ লাগলে বাঁচানো শক্ত হবে।"

"রোজ একবার কিন্তু ওকে আপনাকে দেখে যেতে হবে।"

"কোথা থেকে ও আবার ছোঁয়াচ না নিয়ে আসে। শেষকালে এ বয়সে আমি না মরি। ভয় কোরো না, মেয়েমান্স যদিও, তব্ও আশা করি ঠাট্টা ব্রুতে পার। আমি পার হয়ে গেছি এপিডেমিকের পাড়াটা। এখন ছোঁওয়া লাগলেও ছোঁয়াচ লাগে না। কিন্তু একটা ম্শকিল ঘটেছে। পরশ্ব আমাকে যেতে হবে গ্রুজরানওয়ালায়।"

"এটাও ঠাট্টা নাকি। মেয়েমান্যুষকে দয়া করবেন।"

"ঠাট্টা নর, আমার সতীর্থ অম্লা আছি ছিলেন সেখানকার ডান্তার। বিশ-পাঁচিশ বছর প্র্যাকটিস করেছেন। কিছন বিষয়সম্পত্তিও জমিয়েছেন। হঠাৎ বিধবা স্থা আর ছেলেমেয়ে রেখে মরেছেন হার্টফেল করে। দেনাপাওনা চুকিয়ে জমিজমা বেচে তাদের উম্ধার করে আনতে হবে আমাকে। কতদিন লাগবে ঠিক জানি নে।"

"এর উপরে আর কথা নেই।"

"এ সংসারে কথা কিছুরই উপরে নেই সোহিনী। নির্ভায়ে বলো, যা হবেই তা হোক। যারা অদৃষ্ট মানে তারা ভূল করে না। আমরা সায়াণ্টিস্ট্রাও বলি অনিবার্যের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। যতক্ষণ কিছু করবার থাকে করে, যখন কোনোমতেই পারবে না, বোলো বাস।"

"আচ্ছা তাই ভালো।"

"যে মজ্মদারটির কথা বলল্ম, দলের মধ্যে সে তত বেশি মারাত্মক নর। তাকে ওরা দলে টেনে রাখে মান বাঁচাবার জন্যে। আর-যাদের কথা শ্বনেছি, চাণক্যের মতে তাদের কাছ থেকে শত হস্ত দ্বে থাকলেও ভাবনার কারণ থেকে যায়। অ্যাটনি আছে বঙ্কুবিহারী, তাকে আগ্রয় করা আর অক্টোপসকে জড়িয়ে ধরা একই কথা। ধনী বিধবার তপ্ত রম্ভ এই-সব লোক পছন্দ করে। খবরটা শ্বনে রাখো, যদি কিছ্ব করবার থাকে কোরো। সবশেষে আমার ফিলজফিটা মনে রেখো।"

"দেখ্ন চৌধ্রীমশায়, রেখে দিন ফিলজফি। মানব না আপনার অদৃষ্ট, মানব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির 'পরে কারও হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খ্ন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাইপদের উমেদার হোক।"

ওর শাড়ির নিচে ছিল কোমরবন্ধ লুকোনো। তার থেকে ধাঁ করে এক ছুরির বের করে আলোয় ঝলক খেলিয়ে দিয়ে গেল। বলধ্যে, "তিনি আমাকে বেছে নির্মেছিলেন— আমি বাঙালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোথের জল ফেলে কালাকাটি করি নে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বৃকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"

চৌধুরী বললেন, "একসময়ে কবিতা লিখতে পারতুম, আজ আবার মনে হচ্ছে হয়তো পারি লিখতে।"

"কবিতা লিখতে হয় লিখবেন, কিল্কু আপনার ফিলজফি ফিরিয়ে নিন। যা না মানবার তাকে আমি শেষ পর্যন্ত মানব না। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর ব্রুক ফুলিয়ে বলব, জিতবই, জিতবই।"

"ব্র্যাভো, আমি ফিরিয়ে নিল্ম আমার ফিলজফিটা। এখন থেকে লাগাব ঢাকে চাঁটি তোমার জয়য়ায়ার সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছ্মিদনের জন্যে বিদায় নিচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে না।"

আশ্চর্যের কথা এই সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে, "কিছু মনে করবেন না।" জড়িয়ে ধরলে চৌধ্রীর গলা। বললে, "সংসারে কোনো বন্ধনই টেকেনা, এও মুহুর্তকালের জন্যে।"

वरलरे गला ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে পড়ে সোহিনী অধ্যাপককে প্রণাম কর**লে**।

## 50

খবরের কাগজে যাকে বলে পরিস্থিতি সেটা হঠাৎ এসে পড়ে, আর আসে দল বে'ধে। জীবনের কাহিনী স্বথে দ্বঃথে বিলম্বিত হয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে অকস্মাৎ, ভেঙেচুরে স্তশ্ব হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।

সোহিনীর আইমা থাকেন আম্বালায়। সোহিনী তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, 'যদি দেখা করতে চাও শীঘ্র এসো'।

এই আইমা তার একমাত্র আত্মীয় যে বেণ্চে আছে। এরই হাত থেকে নন্দ-কিশোর কিনে নিয়েছিলেন সোহিনীকে।

নীলাকে তার মা বললে, "তুমিও আমার সঙ্গে এসো।"

नौना वनतन, "रम रा कि क्रिक्ट रा भारत ना।"

"কেন পারে না।"

"ওরা আমাকে অভিনন্দন দেবে তারই আয়োজন চলছে।"

"ওরা কারা।"

"জাগানী ক্লাবের মেম্বররা। ভয় পেয়ো না, খ্ব ভদ্র ক্লাব। মেম্বরদের নামের ফর্দ দেখলেই ব্রুঝতে পারবে। খ্বই বাছাই করা।"

"তোমাদের উদ্দেশ্য কী।"

"প্রপণ্ট বলা শক্ত। উদ্দেশ্যটা নামের মধ্যেই আছে। এই নামের তলায় আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক আর্টি প্রিটক সব মানেই খ্ব গভীরভাবে লব্কানো আছে। নবকুমারবাব্ খ্ব চমংকার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। ওরা ঠিক করেছে তোমার কাছ থেকে চাঁদা নিতে আসবে।"

"কিন্তু চাঁদা দেখছি ওরা নিয়ে শেষ করেছে। তুমি ষোলো আনাই পড়েছ ওর হাতে। কিন্তু এই পর্যন্তই। আমার যেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে। আমার কাছ থেকে আর কিছ্ম পাবার নেই।" "মা, এত রাগ করছ কেন। ওঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উপকার করতে চান।" "আচ্ছা সে আলোচনা থাক্। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় তোমার বন্ধ্দের কাছ থেকে খবর পেয়েছ যে তুমি স্বাধীন।"

"হাঁ পেয়েছি।"

"নিঃস্বার্থ'রা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার প্রামীর দত্ত অংশে তোমার যে টাকা আছে সে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পার।"

"হাঁ জেনেছি।"

"আমার কানে এসেছে উইলের প্রোবেট নেবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। কথাটা বোধ হয় সত্যি?"

"হাঁ সতি। বঙ্কুবাব, আমার সোলিসিটর।"

"তিনি তোমাকে আরও কিছ্ব আশা এবং মন্ত্রণা দিয়েছেন।"

নীলা চুপ করে রইল।

"তোমার বংকুবাবনুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বে-আইনে। ফেরবার সময় আমি পেশোয়ার হয়ে আসব। আমার ল্যাবরেটরি রইল দিনরাত্তি চারজন শিখ সিপাইয়ের পাহারায়। আর যাবার সময় এই তোমাকে দেখিয়ে যাচ্ছি—আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।"

বলে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।"

### 22

ল্যাবরেটরির চার দিকে অনেকথানি জমি ফাঁকা আছে। কাঁপন বা শব্দ যাতে যথাস্ম্ভব কাজের মাঝখানে না পেণছয়। এই নিস্তব্ধতা কাজের অভিনিবেশে রেবতীকে সহায়তা করে। তাই ও প্রায়ই এখানে রাত্রে কাজ করতে আসে।

নিচের ঘড়িতে দুটো বাজল। মুহুতের জন্য রেবতী তার চিন্তার বিষয় ভাবছিল জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ মেলে।

এমন সময়ে দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শোমজ। ও চমকে চোকি থেকে উঠে পড়তে যাছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদগদ কপ্ঠে বলতে লাগল, "তমি যাও, এ ঘর থেকে তমি যাও।"

ও বললে, "কেন।"

রেবতী বললে, "আমি সহা করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।" নীলা ওকে আরও দ্ঢ়বলে চেপে ধরে বললে, "কেন, আমাকে কি তুমি ভালোবাস না।"

রেবতী বললে, "বাসি, বাসি বাসি। কিন্তু এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢ্বকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী; ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললে, "মার্মিজ, বহুত শর্মিক বাৎ হেয়, আপ বাহার চলা যাইয়ে।"

রেবতী চেতনমনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাক্যড়িতে কখন্ চাপ দিয়েছিল। পাঞ্জাবী রেবতীকে বললে, "বাব জি, বেইমানি মণ্ড করো।"

রেবতী নীলাকে জাের করে ঠেলে দিয়ে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। দরােয়ান ফের নীলাকে বললে, "আপ বাহার চলা যাইয়ে, নহি তাে মনিবকাে হ্রকুম তামিল করে গা।"

অর্থাৎ জোর করে অপমান করে বের করে দেবে। বাইরে যেতে যেতে নীলা বললে, "শ্বনছেন সার আইজাক নিউটন?—কাল আমাদের বাড়িতে আপনার চায়ের নেমন্তন্ম, ঠিক চারটে প'য়তাল্লিশ মিনিটের সময়। শ্বনতে পাচ্ছেন না? অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন?" বলে একবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালে।

বাষ্পাদ্র কর্ণেঠ উত্তর এল, "শুনেছি।"

রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখৃত দেহের গঠন ভাশ্করের মৃতির মতো অপর্প হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মৃশ্ব চোথে না দেথে থাকতে পারল না। নীলা চলে গেল। রেবতী টেবিলের উপর মৃথ রেথে পড়ে রইল। এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য সে কল্পনা করতে পারে না। একটা কোন বৈদ্যুত বর্ষণ প্রবেশ করেছে ওর শিরার মধ্যে, চকিত হয়ে বেড়াচ্ছে অগ্নিধারায়। হাতের মৃটো শক্ত করে রেবতী কেবলই নিজেকে বলাতে লাগল, কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না। খুব শক্ত শপথ করবার চেট্টা করতে চায়, মৃখ দিয়ে বেরয় না। ব্রটিঙের উপর লিখল, যাব না, যাব না। হঠাৎ দেখলে তার টেবিলে একটা ঘন লাল রঙের র্মাল পড়ে আছে, কোণে নাম সেলাই করা 'নীলা'। মৃথের উপর চেপে ধরল র্মাল, গন্ধে মগজ উঠল ভরে, একটা নেশা সির্ সির্ করে ছড়িয়ে গেল স্বাণ্গে।

নীলা আবার ঘরের মধ্যে এল। বললে, "একটা কাজ আছে ভুলে গিয়েছিল্ম।" দরোয়ান রূখতে গেল। নীলা বললে, "ভয় নেই তোমার, চুরি করতে আসি নি। একটা কেবল সই চাই। জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট করব তোমাকে— তোমার নাম আছে দেশ জ্লাডে।"

অত্যন্ত সংকৃচিত হয়ে রেবতী বললে, "ও ক্লাবের আমি তো কিছুই জানি নে।"

"কিছ্বই তো জানবার দরকার নেই। এইট্বুকু জানলেই হবে রজেন্দ্রবাব্ব এই ক্লাবের পেট্রন।"

"আমি তো রজেন্দ্রবাবুকে জানি নে।"

"এইটাকু জানলেই হবে, মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের তিনি ডাইরেক্টর। লক্ষ্মী আমার, জাদা আমার, একটা সই বই তো নয়।" বলে ডান হাত দিয়ে তার কাঁধ ঘিরে তার হাতটা ধরে বললে, "সই করো।"

সে স্বংনাবিষ্টের মতো সই করে দিলে।

কাগজটা নিয়ে নীলা যখন মন্ড্ছে দরোয়ান বললে, "এ কাগজ আমাকে দেখতে হবে।"

नौना वनल, "এ তো তুমি বুঝতে পারবে না।"

দরোয়ান বললে, "দরকার নেই বোঝবার।" বলে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে ট্রকরো ট্রকরো করে ছি'ড়ে ফেললে। বললে, "দলিল বানাতে হয় বাইরে গিয়ে বানিয়ো। এখানে নয়।"

রেবতী মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দরোয়ান নীলাকে বললে, "মাজি, এখন চলো তোমাকে বাডি পে'ছিয়ে দিয়ে আসি গে।" বলে তাকে নিয়ে গেল।

কিছ্মুক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢ্রুকল পাঞ্জাবী। বললে, "চার দিকে আমি দরজা বন্ধ করে রাখি, তুমি ওকৈ ভিতর থেকে খুলে দিয়েছ।" এ কী সন্দেহ, কী অপমান। বারবার করে বললে, "আমি খুলি নি।" "তবে ও কী করে ঘরে এল।"

সেও তো বটে। বিজ্ঞানী তখন সন্ধান করে বেড়াতে লাগল ঘরে ঘরে। অবশেষে দেখলে রাস্তার ধারের একটা বড়ো জানলা ভিতর থেকে আগল দেওয়া ছিল, কে সেই আগলটা দিনের বেলায় এক সময়ে খুলে রেখে গেছে।

রেবতীর যে ধ্রত বৃদ্ধি আছে এতটা শ্রন্থা তার প্রতি দরোয়ানজির ছিল না। বোকা মানুষ, পড়াশুনো করে এই পর্যন্ত তার তাকত। অবশেষে কপাল চাপড়ে বললে, ''আওরত! এ শয়তানি বিধিদন্ত।"

যে অলপ-একটা রাত বাকি ছিল রেবতী নিজেকে বারবার করে বলালে, 
চায়ের নিমল্যণে যাবে না।

কাক ডেকে উঠল। রেবতী চলে গেল বাড়িতে।

## 5 &

পরের দিন সময়ের একট্ব ব্যাতক্রম হল না। চায়ের সভার চারটে প'রাতাক্রিশ মিনিটেই রেবতী গিয়ে হাজির। ভেবেছিল এ সভা নিভ্তে দ্বজনকে নিয়ে। ফ্যাশনেবল সাজ ওর দখলে নেই। প'রে এসেছে জামা আর ধ্বতি, ধোবার বাড়িথেকে নতুন কাচিয়ে আনা, আর কাঁধে ঝ্লছে একটা পাটকরা চাদর। এসে দেখে সভা বসেছে বাগানে। অজানা শোখিন লোকের ভিড়। দমে গেল ওর সমস্ত মনটা, কোথাও ল্বকোতে পারলে বাঁচে। একটা কোণ নিয়ে বসবার চেণ্টা করতেই সবাই উঠে পড়ল। বললে, "আস্ক্রন ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনার আসন এইখানে।"

একটা পিঠ-উর্চু মথমলে-মোড়া চৌকি, মন্ডলীর ঠিক মাঝখানেই। ব্রুবতে পারলে সমস্ত জনতার প্রধান লক্ষ্যই ও। নীলা এসে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিলে, কপালে দিলে চন্দনের ফোঁটা। রজেন্দ্রবাব্ প্রস্তাব করলেন ওকে জাগানী সভার সভাপতি পদে বরণ করা হোক। সমর্থন করলেন বঙ্কুবাব্, চারি দিকে করতালির ধর্নি উঠল। সাহিত্যিক হরিদাসবাব্ ডক্টর ভট্টাচার্যের ইন্টারন্যাশনাল খ্যাতির কথা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "রেবতীবাব্র নামের পালে হাওয়া লাগিয়ে আমাদের জাগানী ক্লাবের তরণী খেয়া দেবে পশ্চিম-মহাসম্দের ঘাটে।"

সভার ব্যবস্থাপকেরা রিপোর্টারদের কানে কানে গিয়ে বললে, "উপমাগন্লোর কোনোটা যেন রিপোর্ট থেকে বাদ না যায়।"

বস্তারা একে একে উঠে যখন বলতে লাগল 'এতদিন পরে ডক্টর ভট্টাচার্য সায়ান্সের জয়তিলক ভারতমাতার কপালে পরিয়ে দিলেন', রেবতীর ব্বকটা ফ্লে উঠল— নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজগতের মধ্যগগনে। জাগানী সভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত দাগী রকমের জনশুর্তি শ্লেছিল মনে মনে তার প্রতিবাদ করলে। হরিদাসবাব্ যখন বললে, 'রেবতীবাব্র নামের কবচ রক্ষাকবচর্পে এ সভার গলায় আজ ঝোলানো হল, এর থেকে বোঝা যাবে এ সভার উদ্দেশ্য কত মহোচ্চ,' তখন রেবতী নিজের নামের গোরব ও দায়িত্ব খ্ব প্রবলর্পে অন্ভব করলে। ওর মন থেকে সংকোচের খোলসটা খসে পড়ে গেল। মেয়েরা ম্বের থেকে সিগারেট নামিয়ে ঝ্কে পড়ল ওর চৌকির উপর, মধ্র হাস্যে বললে, "বিরক্ত করছি আপনাকে, কিন্তু একটা অটোগ্রাফ দিতেই হবেটি'

রেবতীর মনে হল, এতদিন সে যেন একটা স্বংশ্নের মধ্যে ছিল, স্বংশ্নের গ্রুটি গৈছে খুলে, প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে।

একে একে লোক বিদায় হল। নীলা রেবতীর হাত চেপে ধরে বললে, "আপনি কিল্ড যাবেন না।"

জালাময় মদ ঢেলে দিলে ওর শিরার মধ্যে।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, লতাবিতানের মধ্যে সব্জ প্রদোষের অন্ধকার।

বেণ্ডির উপরে দ্বজনে কাছাকাছি বসল। নিজের হাতের উপরে রেবতীর হাত তুলে নিয়ে নীলা বললে, "ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি প্রর্মমান্য হয়ে মেয়েদের অত ভয় করেন কেন।"

রেবতী স্পর্ধাভরে বললে, "ভয় করি? কখনও না।"

"আমার মাকে আপনি ভয় করেন না?"

"ভয় কেন করব, শ্রুদ্ধা করি।"

"আমাকে ?"

"নিশ্চয় ভয় করি।"

"সেটা ভালো খবর। মা বলেছেন, কিছ্বতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।"

"কোনো বাধা আমি মানব না, আমাদের বিয়ে হবেই হবে।"

কাঁধের উপর মাথা রেখে নীলা বললে, "তুমি হয়তো জান না, তোমাকে কতখানি চাই।"

নীলার মাথাটা আরও বৃকের কাছে টেনে নিয়ে রেবতী বললে, "তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।"

"জাত?"

"ভাসিয়ে দেব জাত।"

"তा হলে রেজিস্ট্রারের কাছে কালই নোটিস দিতে হবে।"

"কালই দেব, নিশ্চয় দেব।"

রেবতী প্রব্যের তেজ দেখাতে শ্রব্ করেছে।

পরিণামটা দ্রতবেগে ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আইমার পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর আশুজ্বা আসন্ন। যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয় সোহিনীকে তিনি কিছ্বতে ছাড়বেন না। এই সুযোগটাকে দুহাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে নীলার উন্মন্ত যোবন আলোডিত হয়ে উঠেছে।

পাণিডত্যের চাপে রেবতীর পৌর্ষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে—তাকে নীলার যথেন্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছ্, খলতায় বাধা দেবার জাের তার নেই। শ্বধ্ব তাই নয়। ল্যাবরেটরির সংগ্রে লােভের বিষয় জড়ানাে আছে তার পরিমাণ প্রভূত। ওর হিতৈষীরা বলে ল্যাবরেটরির ভার নেবার যােগ্যতর পাত্র কোথাও মিলবে না রেবতীর চেয়ে; সােহিনী কিছবতে ওকে হাতছাড়া করবে না, এই হচ্ছে ব্রিশ্বমানদের অনুমান।

এদিকে সহযোগীদের ধিক্কার শিরোধার্য করে রেবতী জাগানী ক্লাবের অধ্যক্ষতার সংবাদ ঘোষণা করতে দিলে সংবাদপত্রে। নীলা যথন বলত, 'ভয় লাগছে ব্রিথ', ও বলত 'আমি কেয়ার করি নে'। ওর পৌরুষ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র না থাকে এই জেদ ওকে পেয়ে বসল। বললে, 'এডিংটনের সঙ্গে চিঠিপত্র আমার চলে, একদিন এই ক্লাবে আমি তাঁকে নিমন্তিত করে আনব', ক্লাবের মেম্বররা বললে 'ধন্য'।

রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিল্ল হয়ে গেছে ওর সমসত চিন্তা-স্ত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাং পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে। নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছে, ওর কাজটা যে বাধা পেয়েছে সেটা ক্ষণিক, একট্ব স্কৃষ্ণির হলেই ভাঙার মুখে আবার জোড়া লাগবে। স্কৃষ্ণির হবার লক্ষণ আশ্ব দেখা যাচ্ছে না। ওর কাজের ক্ষতিতে প্রথবীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে নীলার মনের এক কোণেও সে শংকা নেই, সমস্তটাকে সে প্রহসন মনে করে।

দিনের পর দিন জাল কেবলই জড়িয়ে যাচছে। জাগানী সভা ওকে ছেকে ধরেছে, ওকে ঘোরতর প্রুষমান্য বানিয়ে তুলছে। এখনও অকথ্য মুখ থেকে বেরয় না, কিন্তু অশ্রাব্য শ্নুনলে জোর করে হাসতে থাকে। ডক্টর ভট্টাচার্য ওদের খুব একটা মজার জিনিস হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে রেবতীকে ঈর্ষায় কামড়িয়ে ধরে। ব্যাণ্ডের ডাইরেক্টরের মুখের চুরট থেকে নীলা চুরট ধরায়। এর নকল করা রেবতীর অসাধ্য। চুরটের ধোঁয়া গলায় গেলে ওর মাথা ঘ্ররে পড়ে, কিন্তু এই দৃশ্যটা ওর শরীরমনকে আরও অস্কৃথ করে তোলে। তা ছাড়া নানারকমের ঠেলাঠেলি টানাটানি যখন চলতে থাকে, ও আপত্তি না জানিয়ে থাকতে পারে না। নীলা বলে, 'এই দেহটার 'পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিসের—আসল দামী জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি।' বলে চেপে ধরে রেবতীর হাত। রেবতী তখন অন্যদের অভাজন বলেই মনে করে, ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশি, শাঁসটা পেল না।

ল্যাবরেটরির দ্বারের বাইরে দিনরাত পাহারা চলছে, ভিতরে ভাঙা কাজ পড়ে রয়েছে, কারও দেখা নেই।

## 20

জুরিংরে,মে সোফায় পা দ্বটো তুলে কুশনে হেলান দিয়ে নীলা, মেঝের উপরে নীলার পায়ের কাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে রেবতী, হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুলম্ক্যাপ।

রবতী মাথা নেড়ে বললে, "ভাষায় কেমন যেন বেশি রঙ ফলানো হয়েছে, এতটা বাডিয়ে-বলা লেখা পড়তে লঙ্জা করবে আমার।"

"ভাষার তুমি মস্ত সমঝদার কিনা। এ তো কেমিস্ট্রি ফরমনুলা নয়, খ্বৃত খ্বৃত কোরো না, মনুখ্যথ করে যাও। জান এটা লিখেছেন আমাদের সাহিত্যিক প্রমদা-রঞ্জনবাবনু?"

"ঐ সব মুহত মুহত সেপ্টেইস আর বড়ো বড়ো শব্দগন্লো মুখুইথ করা আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে।"

"ভারি তো শক্ত। তোমার কানের কাছে আউড়ে আউড়ে আমার তো সমস্তটা মুখ্স্থ হয়ে গেছে—'আমার জীবনের সর্বোত্তম শত্তু মুহত্তে জাগানী সভা আমাকে যে অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত ক্ষিলেন',— গ্র্যাণ্ড! তোমার ভয় নেই আমি তো তোমার কাছেই থাকব, আন্তে আন্তে তোমাকে বলে দেব।"

"আমি বাংলাসাহিত্য ভালো জানি নে কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, সমন্ত লেখাটা যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। ইংরেজিতে যদি বলতে দাও কত সহজ হয়। Dear friends, Allow me to offer you my heartiest thanks for the honour you have conferred upon me on behalf of the Jagani Club—the great Awakener ইত্যাদি,— এমন দ্বটো সেপ্টেন্স বললেই বাস্—"

"সে হচ্ছে না, তোমার মুখে বাংলা যে খুব মজার শোনাবে— ঐ যেখানটাতে আছে— 'হে বাংলাদেশের তর্ণসম্প্রদায়, হে স্বাতন্ত্রসঞ্চালনরথের সারথি, হে ছিল্লশৃঙ্খলপরিকীর্ণ পথের অগ্রণীবৃন্দ'— যাই বল ইংরেজিতে এ কি হবার জো আছে। তোমার মতো বিজ্ঞানবিশারদের মুখে শুনলে তর্ণ বাংলা সাপের মতো ফ্লা দুলিয়ে নাচবে। এখনও সময় আছে, আমি পড়িয়ে নিচ্ছি।"

গ্রহভার দীর্ঘ দেহকে সির্ভির উপর দিয়ে সশব্দে বহন করে সাহেবী পোশাকে ব্যাণ্ডের ম্যানেজার রজেন্দ্র হালদার মচ্মচ্ শব্দে এসে উপস্থিত। বললে, "নাঃ এ অসহ্য, যখনই আসি নীলাকে দখল করে বসে আছ। কাজ নেই, কর্ম নেই, নীলিকে তফাত করে রেখেছ আমাদের কাছ থেকে কাঁটাগাছের বেড়ার মতো।"

বেবতী সংকৃচিত হয়ে বললে, "আজ আমার একটা বিশেষ কাজ আছে তাই—"

"কাজ তোঁ আছে, সেই ভর্সাতেই তো এসেছিল্ম; আজ তুমি মেন্বরদের নেমন্তর করেছ, ব্যুস্ত থাকবে মনে করে আপিসে যাবার আগে আধ ঘণ্টাটাক সময় করে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসেছি। এসেই শ্বনছি এখানেই উনি পড়েছেন কাজে বাঁধা। আশ্চর্য। কাজ না থাকলে এইখানেই ওঁর ছবুটি, আবার কাজ থাকলে এইখানেই ওঁর কাজ। এমন নাছোড়বান্দার সংগে আমরা কেজো লোকেরা পাল্লা দিই কী করে। নীলি, is it fair।"

নীলা বললে, "ডক্টর ভর্টচাজের দোষ হচ্ছে, উনি আসল কথাটা জোর করে বলতে পারেন না। উনি কাজ আছে বলে এসেছেন, এটা বাজে কথা; না এসে থাকতে পারেন না বলেই এসেছেন, এটাই একটা শোনবার মতো কথা এবং সতিড কথা। আমার সমস্ত সময় উনি দখল করেছেন ওঁর জেদের জোরে। এই তো ওঁর পৌরুষ। তোমাদের স্বাইকে ঐ বাঙালের কাছে হার মানতে হল।"

"আচ্ছা ভালো, তা হলে আমাদেরও পৌর্ষ চালাতে হবে। এখন থেকে জাগানী ক্লাব-মেম্বররা নারীহরণের চর্চা শ্রুর করবে। জেগে উঠবে পৌরাণিক যুগ।"

নীলা বললে, "বেশ মজা লাগছে শ্বনতে। নারীহরণ, পাণিগ্রহণের চেয়ে ভালো। কিন্তু পন্ধতিটা কী রকম।"

হালদার বললে, "দেখিয়ে দিতে পারি।"

"এখনই ?"

"হাঁ এখনই।"

वत्नरे स्माका थ्यरक नौनारक आफ्रकाना करत जूरन निरन।

नौना চौ॰कात करत रहरम खत भना किएस धतल।

রেবতীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল, ওর মুশ্কিল এই যে অনুকরণ করবার কিংবা বাধা দেবার মতো গায়ের জোর নেই। ওর বেশি করে রাগ হতে লাগল নীলার 'পরে, এই-সব অসভ্য গোঁয়ারদের প্রশ্রয় দেয় কেন। হালদার বললে, "গাড়ি তৈরি আছে। তোমাকে নিয়ে চলল্ম ডায়মন্ড-হারবারে। আজ সন্ধের ভোজে ফিরিয়ে এনে দেব। ব্যাঙ্কে কাজ ছিল, সেটা যাক গে চুলোয়। একটা সংকার্য করা হবে। ডাক্তার ভটচাজকে নির্জানে কাজ করবার স্কাবিধে করে দিচ্ছি। তোমার মতো অতবড়ো ব্যাঘাতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো, এজন্যে উনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

রেবতী দেখলে, নীলার ছট্ফট্ করবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেবার চেণ্টামাত্র করলে না, বেশ যেন আরামে ওর বক্ষ আশ্রয় করে রইল। ওর গলা জড়িয়ে রইল বিশেষ একটা আসক্তভাবে। যেতে যেতে বললে, "ভয় নেই বিজ্ঞানী সাহেব, এটা নারীহরণের রিহস্লমাত্র—লঙ্কাপারে যাচ্ছি নে, ফিরে আসব তোমার নেম্লতম্বে।"

রেবতী ছি'ড়ে ফেললে সেই লেখাটা। হালদারের বাহ্বর জ্যাের এবং অসংকুচিত অধিকার-বিস্তারের তুলনায় নিজের বিদ্যাভিমান ওর কাছে আজ বৃথা হয়ে গেল।

আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাঁতে। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং রেবতী ভট্টাচার্য, তাঁর সম্মানিতা পার্শ্ববিতিনী নীলা। সিনেমার বিখ্যাত নটী এসেছে গান গাইতে। টোস্ট প্রোপোজ করতে উঠেছে বঙ্কুবিহারী, গুণগান হচ্ছে রেবতীর আর তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে নীলার। মেয়েরা খুব জোরের সঙ্গে সিগারেট টানছে প্রমাণ করতে যে তারা সম্পর্ণ মেয়ে নয়। প্রোটা মেয়েরা যৌবনের মুখোশ পরে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে অট্টাস্যে উচ্চকেঠ পরস্পর গা-টেপাটিপিতে যুবতীদের ছাড়িয়ে যাবার জন্যে মাতামাতির ঘোড়দোড় চালিয়েছে।

ইঠাৎ ঘরে ত্বকল সোহিনী। স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরস্থ স্বাই। রেবতীর দিকে তাকিয়ে সোহিনী বললে, "চিনতে পারছি নে। ডক্টর ভট্টাচার্য ব্বিঝ? খরচের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলে, পাঠিয়ে দিয়েছি গেল শ্বক্রবারে; এই তো স্পণ্ট দেখতে পাচ্ছি কিছ্ম অকুলোন হচ্ছে না। এখন একবার উঠতে হচ্ছে, আজ রাত্রেই ল্যাবরেটরির ফর্দ অনুসারে জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখব।"

"আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?"

"এতদিন অবিশ্বাস তো করি নি। কিন্তু লঙ্জাশরম যদি থাকে বিশ্বাস-রক্ষার কথা তুমি আর মূখে এনো না।"

রেবতী উঠতে যাছিল, নীলা তাকে কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বললে, "আজ উনি বন্ধ, দেরে নিমন্ত্রণ করেছেন, সকলে যান আগে, তার পরে উনি যাবেন।"

এর মধ্যে একটা নিষ্ঠার ঠোকর ছিল। সার আইজাক মায়ের বড়ো পেয়ারের, ওর মতো এতবড়ো বিশ্বাসী আর কেউ নেই, তাই সকলকে ছাড়িয়ে ল্যাবরেটরির ভার ওর উপরেই। আরও একট্র দেগে দেবার জন্যে বললে, "জান মা? অতিথি আজ পর্যরিট্টি জন, এ ঘরে সকলকে ধরে নি, এক দল আছে পাশের ঘরে—ঐ শ্রনছ না হো হো লাগিয়েছে? মাথা পিছ্ম পাঁচশ টাকা ধরে নেয়, মদ না খেলেও মদের দাম ধরে দিতে হয়। খালি গেলাসের জরিমানা কম লাগল না। আর কেউ হলে মুখ চুপসে যেত। ওঁর দরাজ হাত দেখে ব্যাণ্ডেকর ডিরেক্টরের তাক লেগে গেছে। সিনেমার গাইয়েকে কত দিতে হয়েছে জান?—তার এক রাত্তিরের পাওনা চারশো টাকা।"

রেবতীর মনের ভিতরটা কাটা কইমাছের মতো ধৃড়্ফড়্ করছে; শ্বকন্যে মুখে কথাটি নেই।

সোহিনী জিজ্ঞাসা করলে, "আজকের সমারোহটা কিসের জন্য।"

"তা জান না ব্রিঝ? অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে তো বেরিয়ে গেছে, উনি জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন, তারই সম্মানে এই ভোজ। লাইফ মেম্বর্রাশপের ছশো টাকা স্ক্রবিধেমতো পরে শ্রুধে দেবেন।"

"স্বিধে বোধ হয় শীঘ্র হবে না।"

রেবতীর মনটার মধ্যে স্টীমরোলার চলাচল করছিল।

সোহিনী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে এখন তোমার ওঠবার স্ক্রিধে হবে না।"

রেবতী নীলার মুখের দিকে তাকালে। তার কুটিল কটাক্ষের খোঁচায় পরুর্ষ-মানুষের অভিমান জেগে উঠল। বললে, "কেমন করে যাই, নিমালিতেরা সব—" সোহিনী বললে, "আচ্ছা, আমি ততক্ষণ এখানে বসে রইল্ম। নাসেরউল্লা, তুমি দরজার কাছে হাজির থাকো।"

কীলা বললে, "সে হতে পারবে না, মা। আমাদের একটা গোপন প্রামর্শ

আছে, এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না।"

"দেখ্ নীলা, চাতুরীর পালা তুই সবে শ্রুর করেছিস, এখনও আমাকে
ছাড়িয়ে যেতে পারবি নে। তোদের কিসের প্রামর্শ সে খবর কি আমি পাই নি।
বলে দিচ্ছি, তোদের সেই প্রামর্শের জন্যে আমারই থাকা সব চেয়ে দরকার।"

नौना वनल, "जूमि की भूतिष्ठ, कात कारह।"

"খবর নেবার ফন্দি থাকে গর্তর সাপের মতো টাকার থালির মধ্যে। এখানে তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্র ঘে'টে বের করতে চাও ল্যাবরেটরি ফণ্ডে কোনো ছিদ্র আছে কিনা। তাই নয় কি. নীলু।"

নীলা বললে, "তা সত্যি কথা বলব। বাবার অতথানি টাকায় তাঁর মেয়ের কোনো শেয়ার থাকবে না. এটা অস্বাভাবিক। তাই সবাই সন্দেহ করে—"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, "আসল সন্দেহের মূল আরও অনেক আগেকার দিনের। কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস। এমন লোকের তুই মেয়ে এ কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না?"

नीना नािंकरस উঠে বললে, "की वनছ, मा।"

"সত্যি কথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন, আজও পাবেন তা, আর-কিছু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।"

ব্যারিস্টার ঘোষ বললে, "আপনার মুখের কথা তো প্রমাণ নয়।"

"সে কথা তিনি জানতেন। সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজেস্ট্রি করে গেছেন।"

"ওহে বঙ্কু, রাতৃ হল যে, আরু কেন। চলো।"

পেশোয়ারীর ভাগ্গ দেখে প্রায়ট্ট জন অন্তর্ধান করলে।

এমন সময় স্টকেস হাতে এসে উপস্থিত চোধ্রী। বললেন, "তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসতে হল। কী রে রেবি, বেবি, মুখখানা যে পার্চমেন্টের মতো সাদা হয়ে গেছে। ওরে, খোকার দুধের বাটি গেল কোথায়।"

নীলাকে দেখিয়ে সোহিনী বললে, "যিনি জোগাবেন তিনি যে ঐ বসে আছেন।"

"গয়লানীর ব্যাবসা পরেছ নাকি, মা।"

"গয়লা ধরার ব্যাবসা ধরেছে, ঐ যে বসে আছে শিকারটি।" "কে. আমাদের রেবি নাকি।"

"এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লােক চিনতে পারি নি; কিম্তু আমার মেয়ে ঠিক ব্রেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গােয়ালঘর বাসয়ে দিয়েছিল্ম—গােবরের কুন্ডে আর-একট্ব হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

অধ্যাপক বললেন, "মা, তুমি এই জীবটিকে আবিষ্কার করেছ যখন, তখন এই গোষ্ঠবিহারীর ভার তোমাকেই নিতে হবে। ওর আর সবই আছে কেবল বৃদ্ধি নেই, তুমি কাছে থাকলে তার অভাবটা টের পাওয়া যাবে না। বোকা প্রুষদের নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেডানো সহজ।"

নীলা বললে, "কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজেস্ট্রি আপিসে নোটিস তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি।"

বুক ফুর্লিয়ে রেবতী বললে, "মরে গেলেও না।"

"বিয়েটা হবে তা হলে অশ্বভ লগেন।"

"হবেই, নিশ্চয় হবে।"

সোহিনী বললে, "কিন্ত ল্যাবরেটরি থেকে শত হস্ত দরে।"

অধ্যাপক বললেন, "মা নীলা, ও বোকা, কিন্তু অক্ষম নয়। ওর নেশাটা কেটে যাক, তার পরে ওর খোরাকের জন্যে বেশি ভাবতে হবে না।"

"সার আইজাক, তা হলে কিন্তু তোমার কাপড়চোপড়গ্নলো একট্ন ভদ্র রকমের বানাতে হবে, নইলে তোমার সামনে আমাকে আবার ঘোমটা ধরতে হবে।"

হঠাং আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "রেবি, চলে আয়।"

স্ভু স্ভু করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

আশ্বিন ১৩৪৭

# গল্পসল্প

## নন্দিতাকে

শেষ পারানির খেয়ায় তুমি
দিনশেষের নেয়ে
অনেক জানার থেকে এলে
ন্তন-জানা মেয়ে।
ফেরাবে ম্খ যাবে যখন
ঘাটের পারে আনি,
হয়তো হাতে দিয়ে যাবে
রাতের প্রদীপখানি।

১২ মার্চ ১৯৪১

আমারে পড়েছে আজ ডাক,
কথা কিছ্ব বলতেই হবে।
বিশ্রাম করা পড়ে থাক্,
পার যদি মন দাও তবে।
ফিস্ফিস্ কর যদি বসে
খস্থস্ মেজেতে পা ঘষে—
অভ্যাস হয়ে গেছে এ ব্যাঘাত যত,
যেন কিছ্ব হয় নাই থাকি এইমতো।
গশ্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান;
শ্বনে যে ঘ্রমিয়ে পড়ে সে ব্রশ্ধমান।

আমাদের কাল থেকে ভাই,

এ কালটা আছে বহু দ্রে—
মোটা মোটা কথাগুলো তাই

বলে থাকি খুব মোটা সুরে।
পিছনেতে লাগে নাকো ফেউ

বৃদ্ধের প্রতি সম্মানে,
মারতে আসে না ছুটে কেউ

কথা যদি নাও লয় কানে।
বিধাতা পরিয়ে দিল আজ
নারদম্নির এই সাজ।
তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেন্টার;
এ কাজটা সবচেয়ে কম চেন্টার।

তবে শোনো—মন্দ সে মন্দই,
হোক-না সে গ্রন্থিনাথ, হোক-না সে নন্দই।
আর শোনো—ভালো যে সে ভালো,
চোথ তার কটা হোক, হোক বা সে কালো।
অলপ যা বললেম দেখো তাই ভেবে,
পাছে ভুলে যাও তাই নোট লিখে নেবে।
যদি বল, প্রোতন এই কথাগ্লো—
আমিও যে প্রাতন সেটা নাহি ভুলো।

# বিজ্ঞানী

দাদামশায়, নীলমণিবাব্বকে তোমার এত কেন ভালো লাগে আমি তো ব্রত

এই প্রশ্নটা প্থিবীর সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন, এর ঠিক উত্তর কজন লোকে দিতে পারে।

তোমার হে'য়ালি রাখো। অমন এলোমেলো আল্ব্থাল্ব অগোছালো লোককে মেরেরা দেখতে পারে না।

ওটা তো হল সাটিফিকেট, অর্থাৎ লোকটা খাঁটি পুরুষমানুষ।

জান না তুমি, উনি কথায় কথায় কী রক্ম হুল্মুস্ট্ল বাধিয়ে তোলেন। হাতের কাছে যেটা আছে সেটা ওঁর হাতেই ঠেকে না। সেটা উনি খ্রেজ বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়।

ভক্তি হচ্ছে তো লোকটার উপরে।

কেন শুন।

হাতের কাছের জিনিসটাই যে সবচেয়ে দ্রের সে কজন লোক জানে, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।

যেমন তুমি।

আমাকে তুমি খাজে পাও নি বুঝি?

খংজে পেলে যে রস মারা যেত, যত খংজছি তত অবাক হচ্ছি।

আবার তোমার হে য়ালি।

উপায় নেই। দিদি, আমার কাছে আজও তুমি সহজ নও, নিত্যি ন্তন।

কুসমি দাদামশায়ের গলা জড়িয়ে বললে, দাদামশায় এটা কিন্তু শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, ও কথা থাক। নীল্বাব্র বাড়িতে কাল কী রকম হ্লুস্হ্ল বেধেছিল সে খবরটা বিধ্যামার কাছে শোনো-না।

কী গো মামা, কী হয়েছিল শুনি।

আন্তুত— বিধ্নমামা বললেন, পাড়ায় রব উঠল নীল্বাব্র কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না; খোঁজ পড়ে গেল মশারির চালে পর্যন্ত। ভেকে পাঠালে পাড়ার মাধ্বাব্বে।

वलल, ७८१ भाधन, आभात कलभणे?

মাধ্বাব্ বললেন, জানলে খবর দিতুম।

ধোবাকে ডাক পড়ল, ডাক পড়ল হার্নাপিতকে। বাড়িসন্থ সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন তার ভাগেন এসে বললে, কলম যে তোমার কানেই আছে গোঁজা।

যখন কোনো সন্দেহ রইল না তখন ভাশেনর গালে এক চড় মেরে বললে, বোকা কোথাকার, যে কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই খ**্লেছি**।

রান্নাঘর থেকে স্ত্রী এল বেরিয়ে; বললে, বাড়ি মাথায় করেছ যে। নীল, বললে, যে কলমটা চাই ঠিক সেই কলমটা খুজে পাচ্ছি না। বউদি বললে, যেটা পেয়েছ সেই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেও, যেটা পাও নি সেটা কোথাও পাবে না।

নীল্বললে, অন্তত সেটা পাওয়া যেতে পারে কুণ্ডুদের দোকানে। বউদি বললে, না গো, দোকানে সে মাল মেলে না।

नौन, वनलं जा रलं त्मण हिंत शिराह ।

তোমার সব জিনিসই তো চুরি গিয়েছে, যথন চোথে পাও না দেখতে। এখন চুপচাপ করে এই কলম নিয়েই লেখে, আমাকেও কাজ করতে দাও। পাড়াস্ক্র্ম অস্থির করে তুলেছ।

সামান্য একটা কলম পাব না কেন শুনি।

বিনি পয়সায় মেলে না বলে।

দেব টাকা— ওরে ভতো।

আজ্ঞে—

টাকার থলিটা যে খ্রুজে পাচ্ছি না।

ভূতো বললে, সেটা যে ছিল আপনার জামার পকেটে।

তাই নাকি।

পকেট খ্ৰজে দেখ্লে থালি আছে, থালিতে টাকা নেই। টাকা কোথায় গেল।

খ্জতে বেরোল টাকা। ডেকে পাঠালে ধোবাকে।

আমার পকেটের থালি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ধোবা বললে, আমি কি জানি। ও জামা আমি কাচি নি।

ডাকল ওসমান দজিকে।

আমার থাল থেকে টাকা গেল কোথায়।

ওসমান রেগে উঠে বললে, আছে আপনার লোহার সিন্দ্রকে।

জाমाইবাড়ি থেকে ऋौ ফিরে এসে বললে, হয়েছে কী।

নীলমণি বললে, বাড়িতে ডাকাত প্র্যেছি। পকেট থেকে টাকা নিয়ে গেছে।

স্ত্রী বললে, হায় রে কপাল— সেদিন যে বাড়িওয়ালাকে বাড়িভাড়া শোধ করে দিলে ৩৫, টাকা।

তাই নাকি। বাড়িওয়ালা যে বাড়ি ছাড়বার জন্য আমাকে নোটিস পাঠিয়েছিল। তমি ভাডা শোধ করে দিয়েছিলে তার পরেই।

সে কী কথা। আমি যে বাদ্বভ্বাগানে নিমচাঁদ হালদারের কাছে গিয়ে তার বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।

স্ত্রী বললে, বাদুড়বাগান, সে আবার কোন্ চুলোয়।

নীলমণি বললে, রোসো, ভেবে দেখি। সে যে কোন্ গালতে কোন্ নম্বরে তা তো মনে পড়ছে না। কিন্তু লোকটির সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে— দেড় বছরের জন্য ভাড়া নিতে হবে।

স্ত্রী বললে, বেশ করেছ, এখন দুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কে।

নীলমণি বললে, সেটা তো ভাবনার কথা নয়। আমি ভাবছি, কোন্ নম্বর, কোন্ গাল। আমার নোটবাকে বাদাভ্বাগানের বাসা লেখা আছে। কিন্তু, মনে পড়ছে না, গালিটার নম্বর লেখা আছে কি না।

তা, তোমার নোটবইটা বের করো-না।

ম্পিকিল হয়েছে যে, তিন দিন ধরে নোটবইটা খংজে পাচ্ছি না।

ভাশেন বললে, মামা, মনে নেই? সেটা যে তুমি দিদিকে দিয়েছিলে স্কুলের কপি লিখতে।

তোর দিদি কোথায় গেল।

তিনি তো গেছেন এলাহাবাদে মেসোমশায়ের বাড়িতে।

মুশ্কিলে ফেললি দেখছি। এখন কোথায় খ্জে পাই, কোন্ গলি, কোন্ নম্বর।

এমন সময়ে এসে পড়ল নিমচাঁদ হালদারের কেরানি। সে বললে, বাদ্বড়বাগানের বাড়ির ভাড়া চাইতে এসেছি।

কোন্ বাড়ি।

সেই যে ১৩ নম্বর শিব, সমান্দারের গলি।

বাঁচা গেল, বাঁচা গেল। শ্নছ, গিলি? ১৩ নম্বর শিব্ সমাম্দারের গিল। আর ভাবনা নেই।

শ্বনে আমার মাথাম্ব্রু হবে কী।

একটা ঠিকানা পাওয়া গেল।

সে তো পাওয়া গেল। এখন দুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কেমন করে।
সে কথা পরে হবে। কিন্তু, বাড়ির নন্বর ১৩, গলির নাম শিব, সমান্দারের
গলি।

কেরানির হাত ধরে বললে, ভায়া, বাঁচালে আমাকে। তোমার নাম কী বলো, আমি নোটবইয়ে লিখে রাখি।

পকেট চাপড়ে বললে, ঐ যা। নোটবই আছে এলাহাবাদে। মুখদ্থ করে রাখব

— ১৩ নম্বর, শিব্ব সমান্দারের গলি।

কুসমি বললে, এই কলম হারানো ব্যাপারটা তো সামান্য কথা। যেদিন ওঁর একপাটি চটিজ্বতো পাওয়া যাচ্ছিল না, সেদিন নীলমণিবাব্র ঘরে কী ধ্বশ্বমারই বেধে গিয়েছিল। ওঁর স্ত্রী পণ করলেন, তিনি বাপের বাড়ি চলে যাবেন। চাকর-বাকররা একজোট হয়ে বললে, যদি একপাটি চটিজ্বতো নিয়ে তাদের সন্দেহ করা হয় তবে তারা কাজে ইস্তফা দেবে— তার উপরে সে চটিতে তিন তালি দেওয়া।

আমি বলল্ম, খবরটা আমারও কানে এসেছিল; দেখলেম ব্যাপারটা গ্রহ্বতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গেল্ম নীল্র বাড়িতে। বলল্ম, ভায়া, তোমার চটি হারিয়েছে? সে বললে, দাদা, হারায় নি, চুরি গিয়েছে, আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

প্রমাণের কথা তুলতেই আমি ভয় পেয়ে গেল্বম। লোকটা বৈজ্ঞানিক; একটা দ্বটো তিনটে করে যখন প্রমাণ বের করতে থাকবে আমার নাওয়া-খাওয়া যাবে ঘ্রচে। আমাকে বলতে হল, নিশ্চয় চুরি গিয়েছে। কিশ্তু এমন আশ্চর্য চোরের আন্ডা কোথায় যে একপাটি চটি চুরি করে বেডায়, আমার জানতে ইচ্ছে করে।

নীল্ম বললে, ওইটেই হচ্ছে তর্কের বিষয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, চামড়ার বাজার চড়ে গিয়েছে।

আমি দেখলম, এর উপরে আর কথা চলবে না। বললম, নীলভাই, তুমি আসল কথাটি ধরতে পেরেছ। আজকালকার দিনে সবই বাজার নিয়ে। তাই আমি দেখেছি, মল্লিকদের দেউড়িক পাঁচ-সাত দিন অন্তর মুচি আসে দরোয়ানজির নাগরা জনুতোয় সন্কতলা বসাবার ভান করে। তার দূষ্টি রাস্তার লোকদের পায়ের দিকে।

তখনকার মতো তাকে আমি ঠাণ্ডা করেছিল্ম। তার পরে সেই চটি বেরোল বিছানার নিচে থেকে। নীল্র পেয়ারের কুকুর সেটা নিয়ে আনন্দে ছেণ্ডাছেণ্ডি করেছে। নীল্র সবচেয়ে দৃঃখ হল এই চটির সন্ধান পেয়ে, তার প্রমাণ গেল মারা।

কুসমি বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, মান্য এতবড়ো বোকা হয় কী করে। আমি বলল্ম, অমন কথা বোলো না দিদি, অঙকশান্তে ও পশ্ডিত। অঙক কষে কষে ওর বৃশ্ধি এত স্ক্রু হয়েছে যে, সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না। কুসমি নাক তুলে বললে, ওঁর অঙক নিয়ে কী করছেন উনি।

আমি বলল্ম, আবিষ্কার। চটি কেন হারায় সেটা উনি সব সময়ে খুজে পান না, কিন্তু চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেণ্ড্ দেরি কেন হয়, এ তাঁর অঙ্কের ডগায় ধরা পড়বেই। আজকাল তিনি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, জগতে গ্রহ তারা কোনো জিনিসই ঘ্রছে না, তারা কেবলই লাফাচ্ছে। এ জগতে কোটি কোটি উচ্চিংড়ে ছাড়া পেয়েছে। এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ওর খাতায়। আমি আর কথা কই নে, পাছে সেগুলো বের করতে থাকেন।

কুসমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, ওঁর কি সবই অনাস্থিট। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে উচ্চিংড়ের লাফ মেপে মেপে অঞ্ক কষছেন! এ না হলে ওঁর এমন দশা হবে কেন। আমি বললাম, ওর ঘরকল্লা ঘ্রতে ঘ্রতে চলবে না, তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চলবে।

কুসমি বললে, এতক্ষণে ব্রুজন্ম, এ লোকটার কলমই বা হারায় কেন, একপাটি চটিই বা পাওয়া যায় না কেন, আর তুমিই বা কেন ওঁকে এত ভালোবাস। যত পাগলের উপরে তোমার ভালোবাসা, আর তারাই তোমার চার দিকে এসে জোটে।

দেখো দিদি, সবশেষে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তুমি ভাবছ, নীল্বলক্ষ্মীছাড়াকে নিয়ে তোমার বউদি রেগেই আছেন। গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি— একেবারে তার উল্টো। ওর এই এলোমেলো আল্ব্থাল্ব ভাব দেখেই তিনি ম্বশ্ব। আমারও সেই দশা।

\* \*

পাঁচটা না বাজতেই ভূল্বাম শর্মা সে
টোরিটিবাজারে গেল মনিবের ফর্মাশে।
মরেছে অতুল মামা, আজি তারি প্রান্থের
জোগাড় করতে হবে নানাবিধ খাদ্যের।
বাব্বলে, ভূলো না হে, আরো চাই দর্মা।
ভোলা কি সহজ কথা, বলে ভূল্ব শর্মা।
কাঁক্রোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে।
শাঁক আল্ব কচু কিনা পারে না সে চিনতে।
বকুনি খেরেছে যেই মাছওলা মিন্সের,
তাড়াতাড়ি কিনে বসে কামরাঙা তিক সের।

वाद् वरल, कामत्राक्षा এতগুरला रूप कौ।

जून वरल, कारन आमि महीन नारे ज्य कि।

एमथलम किनष्ट स्य ७ भाषात সत्रकात,

व्यादलम निम्ठत आष्ट এत मत्रकात।

कारन गई कि निस्स जात रिमारत लिथनी

वाद् वरल, किरत निस्त असा जूमि अर्थन।

मनिवद र्क्मणे महनन स्म रा करत,

किरत मिरठ हरल शिन किट्ट मित ना करा।

वलाल स्म, मार्कानिक या कर्ताट जन्म।

वाद् क्य 'गिका करें' गिन मिरत जामारक।

जून वरल, स्म कथाणे वल नि रा आमारक।

अस्मिंह উकाष्ट्र करत वाकारत बर्ज़्षणें।—

एमार्कानित मार्मिं हिल, स्टरम युन वर्ज़्षणें।

# রাজার বাড়ি

কুসমি জিগেস করলে, দাদামশায়, ইর্মাসির বোধ হয় খ্ব ব্লিধ ছিল। ছিল বই-কি, তোর চেয়ে বেশি ছিল।

থমকে গেল কুসমি। অলপ একট্ন দীঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ওঃ, তাই ব্ৰিফ তোমাকে এত করে বশ করেছিলেন?

তুই যে উল্টো কথা বললি, বৃদ্ধি দিয়ে কেউ কাউকে বশ করে? তবে?

করে অব্দিধ দিয়ে। সকলেরই মধ্যে এক জায়গায় বাসা করে থাকে একটা বোকা, সেইখানে ভালো করে বোকামি চালাতে পারলে মান্বকে বশ করা সহজ হয়। তাই তো ভালোবাসাকে বলে মন ভোলানো।

কেমন করে করতে হয় বলো-না।

কিচ্ছ, জানি নে, কী যে হয় সেই কথাই জানি, তাই তো বলতে যাচ্ছিল্ম। আচ্ছা, বলো।

আমার একটা কাঁচামি আছে, আমি সব-তাতেই অবাক হয়ে যাই; ইর ঐখানেই পেয়ে বসেছিল। সে আমাকে কথায় কথায় কেবল তাক লাগিয়ে দিত।

কিন্তু, ইর্মাসি তো তোমার চেয়ে ছোটো ছিলেন।

অন্তত বছর-খানেক ছোটো। কিন্তু আমি তার বয়সের নাগাল পেতুম না; এমন করে আমাকে চালাতো, যেন আমার দ্বধে-দাঁত ওঠে নি। তার কাছে আমি হাঁ করেই থাকতুম।

ভারি মজা।

মজা বই-কি। তার কোনো-এক সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছট্ফটিয়ে তুলেছিল। কোহনা ঠিকানা পাই নি। একমাত্র সেই জানত রাজার বাড়ির সন্ধান। আমি পড়তুম থার্ড নন্বর রীডার; মাস্টার মশায়কে জিগ্গেস করেছি, মাস্টার মশায় হেসে আমার কান ধরে টেনে দিয়েছেন।

জিগ্রেস করেছি ইর্কে, রাজবাড়িটা কোথায় বলো-না।

সে চোখ দুটো এতখানি করে বলত, এই বাড়িতেই।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম হাঁ করে; বলতুম, এই বাড়িতেই!— কোনুখানে আমাকে দেখিয়ে দাও-না।

সৈ বলত, মন্তর না জানলে দেখবে কী করে।

আমি বলতুম, মন্তর আমাকে বলে দাও-না। আমি তোমাকে আমার কাঁচা-আম-কাটা ঝিন,কটা দেব।

সে বলত, মৃত্র বলে দিতে মানা আছে।

আমি জিগ্গেস করতুম, বলে দিলে কী হয়।

সে কেবল বলত. ও বাবা!

কী যে হয় জানাই হল না — তার ভঙ্গী দেখে গা শিউরে উঠত। ঠিক করেছিল্ম, একদিন যখন ইর্ রাজবাড়িতে যাবে আমি যাব ল্বিকিয়ে ল্বিকিয়ে তার পিছনে পিছনে। কিন্তু সে যেত রাজবাড়িতে আমি যখন যেতুম ইস্কুলে। একদিন জিগ্গেস করেছিল্ম, অন্য সময়ে গেলে কী হয়। আবার সেই ও বাবা'। পীড়া-প্রীড় করতে সাহসে কুলোত না।

আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে ইর্ খ্ব একটা-কিছ্ব মনে করত। হয়তো একদিন ইম্কুল থেকে আসতেই সে বলে উঠেছে, উঃ, সে কী পেল্লায় কাপ্ত।

ব্যস্ত হয়ে জিগেস করেছি, কী কাণ্ড।

সে বলেছে, বলব না।

ভালোই করত—কানে শ্নত্ম কী একটা কাণ্ড, মনে বরাবর রয়ে যেত পেল্লায় কাণ্ড।

ইর্ গিয়েছে হল্তদন্তর মাঠে, যখন আমি ঘ্রমোতুম। সেখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া চরে বেড়ায়, মান্বকে কাছে পেলেই সে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের মধ্যে। আমি হাততালি দিয়ে বলে উঠতম, সে তো বেশ মজা।

সে বলত, মজা বই-কি ! ও বাবা !

কী বিপদ ঘটতে পারত শোনা হয় নি, চুপ করে গেছি মুখের ভঙগী দেখে। ইর্ দেখেছে পরীদের ঘরকল্লা— সে বেশি দ্রে নয়। আমাদের পুকুরের পুব পাড়িতে যে চীনেবট আছে তারই মোটা মোটা শিকড়গুলোর অন্ধকার ফাঁকে ফাঁকে। তাদের ফুল তুলে দিয়ে সে বশ করেছিল। তারা ফুলের মধ্ব ছাড়া আর কিছ্ম খায় না। ইর্র পরী-বাড়ি যাবার একমাত্র সময় ছিল দক্ষিণের বারান্দায় যখন নীলক্মল মাস্টারের কাছে আমাদের পড়া করতে বসতে হত।

ইর্কে জিগ্গেস করতুম, অন্য সময়ে গেলে কী হয়।

ইরু বলত, পরীরা প্রজাপতি হয়ে উতে যায়।

আরও অনেক কিছু ছিল তার অবাক্-করা ঝুলিতে। কিন্তু, সবচেয়ে চমক লাগাতো সেই না-দেখা রাজবাড়িটা। সে যে একেবারে আমাদের বাড়িতেই, হয়তো আমার শোবার ঘরের পাশেই। কিন্তু, মন্তর জানি নে যে। ছুটির দিনে দ্বপুর বেলায় ইর্ব সংখ্য গেছি আমতলায়, কাঁচা আম পেড়ে দিয়েছি, দিয়েছি তাকে আমার বহুমূল্য ঘষা ঝিনুক। সে খোসা ছাড়িয়ে শুলু পা শাক দিয়ে বসে বসে খেরেছে কাঁচা আম, কিন্তু মন্তরের কথা পাড়লেই বলে উঠেছে, ও বাবা!
তার পরে মন্তর গেল কোথায়, ইর্ গেল শ্বশ্ববাড়িতে, আমারও রাজবাড়ি
খোঁজ করবার বয়স গেল পেরিয়ে—ঐ বাড়িটা রয়ে গেল গর-ঠিকানা। দ্রের রাজবাড়ি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঘরের কাছের রাজবাড়ি—ও বাবা!

\* \*

थिलना थाकात शांतरा राष्ट्र, मूथिंग भूरकारना। মা বলে, দেখা, ঐ আকাশে আছে লাকোনো। খোকা শুধোয়, ঘরের থেকে গেল কী করে। মা বলে যে, ঐ তো মেঘের থালিটা ভরে নিয়ে গেছে ইন্দ্রলোকের শাসন-ছেওা ছেলে। খোকা বলে, কখন এল, কখন খবর পেলে। মা বললে. ওরা এল যখন সবাই মিলি চৌধ্রিদের আমবাগানে লুকিয়ে গিয়েছিল যখন ওদের ফলগুলো সব কর্রাল বেবাক নন্ট। মেঘলা দিনে আলোঁ তখন ছিল নাকো পণ্ট— গাছের ছায়ায় চাদর দিয়ে এসেছে মুখ ঢেকে, কেউ আমরা জানি নে তো কজন তারা কে কে। কুকুরটাও ঘুমোচ্ছিল লেজেতে মুখ গাঁজে. সেই স্যোগে চুপিচুপি গিয়েছে ঘর খুজে। আমরা ভাবি, বাতাস বুঝি লাগল বাঁশের ডালে. कार्ठरवर्ज़ान इ, जेरह व, वि आठेहाना होत होता। তখন দিঘির বাঁধ ছাপিয়ে ছুটছে মাঠে জল. মাছ ধরতে হো হো রবে জ্বটছে মেয়ের দল। তালের আগা ঝড়ের তাডায় শুনো মাথা কোটে মেঘের ডাকে জানলাগ্বলো খড় খড়িয়ে ওঠে। ভেবেছিল্ম, শাত্ত হয়ে পড়ছ ক্লাসে তুমি, জানি নে তো কখন এমন শিখেছ দুক্তুমি। খোকা বলে, ঐ যে তোমার ইন্দ্রলোকের ছেলে— তাদের কেন এমনতরো দুষ্টুমিতে পেলে। ওরা যখন নেমে আসে আমবাগানের 'পরে— ভাল ভাঙে আর ফল ছে'ডে আর কী কান্ডটাই করে। আসল কথা. বাদল যেদিন বনে লাগায় দোল. ডালে-পালায় লতায়-পাতায় বাধায় গণ্ডগোল---সেদিন ওরা পড়াশ্বনোয় মন দিতে কি পারে. সেদিন ছ্রটির মাতন লাগায় অজয়নদীর ধারে। তার পরে সব শান্ত হলে ফেরে আপন দেশে, মা তাহাদের বকুনি দেয়, গল্প শোনায় শেষে।

## বড়ো খবর

কুসমি বললে, তুমি যে বললে এখনকার কালের বড়ো বড়ো সব খবর তুমি আমাকে শোনাবে, নইলে আমার শিক্ষা হবে কী রকম করে দাদামশায়।

দাদামশায় বললে, বড়ো খবরের ঝ্রাল বয়ে বেড়াবে কে বলো, তার মধ্যে যে বিস্তুর রাবিশ।

সেগ্লো বাদ দাও-না।

বাদ দিলে খ্ব অলপ একট্ব বাকি থাকবে, তখন তোমার মনে হবে ছোটো খবর। কিন্তু আসলে সেই খাঁটি খবর।

আমাকে খাঁটি খবরই দাও।

তাই দেব। তোমাকে যদি বি-এ পাস করতে হত, সব রাবিশই তোমার টেবিলে উচ্চু করতে হত; অনেক বাজে কথা, অনেক মিথ্যে কথা, টেনে বেড়াতে হত খাতা বোঝাই করে।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, এখনকার কালের একটা খ্ব বড়ো খবর দাও দেখি খ্ব ছোটো করে, দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা।

আচ্ছা শোনো।

শান্তিতে কাজ চলছিল।

মহাজনি নৌকোয় ঘোরতর ঝগড়া চলছে পালে আর দাঁড়ে। দাঁড়ের দল ঠক্ঠক্ করতে করতে মাঝির বিচারসভায় এসে উপস্থিত, বললে, এ তো আর সহ্য হয় না। ঐ যে তোমার অহংকেরে পাল, ব্বক ফ্বালিয়ে বলে আমাদের ছোটোলোক। কেননা, আমরা দিনে রাতে নিচের পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি চলেন খেয়ালে, কারও হাতের ঠেলার তোয়াক্কা রাখেন না। সেইজন্যেই উনি হলেন বড়োলোক। তুমি ঠিক করে দাও কার কদর বেশি। আমরা যদি ছোটো লোক হই তবে জোট বেধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কীকরে।

মাঝি দেখলে বিপদ, দাঁড় ক'টাকে আড়ালে টেনে নিয়ে চুপিচুপি বললে, ওর কথার কান দিয়ো না ভায়ারা। নিতানত ফাঁপা ভাষায় ও কথা বলে থাকে। তোমরা জোয়ানরা সব মরি-বাঁচি করে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল। আর, ঐ পাল করেন ফাঁকা বাব্রানা উপরের মহলে। একট্ব ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাজ বন্ধ করে গ্রিটস্টি মেরে পড়ে থাকেন নৌকোর চালের উপরে। তখন ফড়ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু, স্ব্থে-দ্বঃথে বিপদে-আপদে হাটেঘাটে তোমরাই আছ আমার ভরসা। ঐ নবাবির বোঝাটাকে যখন-তখন তোমাদের টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। কে বলে তোমাদের ছোটোলোক।

মাঝির ভর হল, কথাগুলো পালের কানে উঠল বুঝি। সে এসে কানে কানে বললে, পাল-মশায়, তোমার সভেগ কার তুলনা। কে বলে যে তুমি নোকো চালাও, সে তো মজ্বরের কর্ম। তুমি আপন ফ্রতিতে চল আর তোমার ইয়ার্বক্সিরা তোমার ইশারায় পিছন-পিছন চলে। আবার ঝুলে পড় একট্র যদি হাঁপ ধরে। ঐ দাঁড়- গ্রলোর ইংরমিতে তুমি কান দিয়ো না ভায়া, ওদের এমনি কষে বে'ধে রেখেছি ষে ষতই ওদের ঝপ্রাপানি থাক্-না কাজ না করে উপায় নেই।

শন্নে পাল উঠল ফ্লে। মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাই তুলতে লাগল।
কিন্তু, লক্ষণ ভালো নয়। দাঁড়গন্লোর মজব্ত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে,
কোন্ দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গ্নয়র।
ধরা পড়বে দাঁড়েই চালায় নোকো— ঝড় হোক, ঝাপট হোক, উজান হোক, ভাঁটা
হোক।

কুসমি বললে, তোমার বড়ো খবর এইট্রকু বই নয়? তুমি ঠাট্টা করছ। দাদামশায় বললে, ঠাট্টার মতন এখন শোনাচ্ছে। দেখতে দেখতে একদিন বড়ো খবর বড়ো হয়েই উঠবে।

তখন ?

তখন তোমার দাদামশায় ঐ দাঁড়গন্লোর সংগে তাল মেলানো অভ্যাস করতে বসবে।

আর. আমি?

যেখানে দাঁড় বড়ো বেশি কচ্কচ্ করে সেখানে দেবে একটা তেল। দাদামশায় বললেন, খাঁটি খবর ছোটো হয়েই থাকে, যেমন বীজ। ভালপালা নিয়ে বড়ো গাছ আসে পরে। এখন বাঝেছ তো?

কুসমি বললে, হ্যাঁ, বুঝেছি।

মূখ দেখে বোঝা গেল, বোঝে নি। কিন্তু কুসমির একটা গ্র্ণ আছে, দাদামশায়ের কাছে ও সহজে মানতে চায় না যে ও কিছ্ব বোঝে নি। ওর ইর্মাসির চেয়ে ও ব্যন্থিতে যে কম, এ কথাটা চাপা থাকাই ভালো।

> \* \* \*

পালের সঙ্গে দাঁড়ের বৃঝি গোপন রেষারেষি,
মনে মনে তর্ক করে কার সমাদর বেশি।
দাঁড় ভাবে যে, পাঁচ-ছজনা গোলাম তাহার পাছে,
একলা কেবল বৃড়ো মাঝি পালের তত্ত্বে আছে।
পাল ভাবে যে, জলের সঙ্গে দাঁড়ের নিত্য বৈরি,
বাতাসকে তো বক্ষে নিতে আমি সদাই তৈরি;
আমার খাতির মিতার সঙ্গে ভালোবাসার জোরে,
ওরা মরে ঝেকে ঝেকেই শ্বেল্লড়াই করে—
ওঠে পড়ে পরের খেয়ে তাড়া,
আমি চলি আকাশ থেকে যথনি পাই সাডা।

# চণ্ডী

দিদি, তুমি বোধ হয় ও পাড়ার চণ্ডীবাব্বকে জান? জানি নে! তিনি যে ডাকসাইটে নিন্দুক।

বিধাতার কারখানায় খাঁটি জিনিস তৈরি হয় না, মিশল থাকেই। দৈবাং এক-একজন উংরে যায়। চণ্ডী তারই সেরা নম্না। ওর নিন্দ্রকতায় ভেজাল নেই। জান তো, আমি আর্টিস্ট্-মান্র। সেইজন্যে এরকম খাঁটি জিনিস আমার দরবারে জ্বটিয়ে আনি। একেবারে লোকটা জীনিয়স বললেই হয়। একটা এড়িয়ে গেলে আর খ্রুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিন দেখি, অধ্যাপক অনিলের দরজায় কান দিয়ে কী শ্বনছে। আমি তাকে বললুম, অমন করে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ কাকে হে।

সেটাই যদি জানতুম তা হলে তো কথাই ছিল না। চার দিকে চোখ কান খুলে রাখতে হয়, কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই—চোর-ছ্যাঁচড়ে দেশ ভরে গেল। বলো কীহে।

শ্বনে অবাক হবেন, এই সেইদিন অমন আমার চাঁপার রঙের গামছাখানা আলনার উপর থেকে বেমাল্ম গায়েব হয়ে গেল।

বলো কী হে. গামছা!

আজে হ্যাঁ, গামছা বই-কি। কোণটাতে একট্রখানি ছে'ড়া ছিল, তা সেলাই করিয়ে নিয়েছিল্ম।

তুমি অনিলবাব্র দরজার কাছে অমন ঘ্র-ঘ্র করছিলে কেন। পরের ছে ড়া গামছা জোগাড করবার রোগে তাঁকে ধরেছে নাকি।

আরে ছি ছি, ওঁরা হলেন বড়োলোক, গামছা কখনো চক্ষেও দেখেন নি। টার্কিস তোয়ালে না হলে ওঁর এক পা চলে না।

তা হলে?

আমি ভাবছিল্ম, ওঁর পাওনা তো বেশি নয়। অথচ, এত বাব্যানা চলে কী করে।

বোধ হয় ধার করে!

আজকালকার বাজারে ধার তো সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ ফাঁকি। আচ্ছা, তুমি প্রলিসে খবর দিয়েছিলে নাকি।

না, তার দরকার হয় নি। সেটা বেরোল আমার স্বার ময়লা কাপড়ের ঝর্ড়ির ভিতর থেকে। কাউকেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

কী বল তুমি, ওটা ঠিক জায়গাতেই তো ছিল।

আপনি সাদা লোক, আসল কথাটাই ব্ঝতে পারছেন না। আপনি জানেন তো আমার শালা কোচ্ল্কে। কী রকম সে গায়ে ফ্রু দিয়ে বেড়ায়। পয়সা জোটে কোথা থেকে। কাজটি করছেন তিনি, আর গিলি সেটাকে বেমাল্ম চাপা দিয়েছেন।

তুমি জানলে কী করে।

হাাঁ হাাঁ, এ কি জানতে বাকি থাকে। কখনো তাকে নিতে দেখেছ? যে এমন কাজ করে সে কি দেখিয়ে দেখিয়ে করে। এ দিকে দেখনে-না, প্রিলস আছে চোখ ব্রজে, তারা যে বথরা নিয়ে থাকে। এই-সব উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে দেখা দিয়েছেন ঐ আপনাদের গান্ধিমহারাজ।

এর মধ্যে তিনি আবার এলেন কোখেকে।

ঐ যে তাঁর অহিংস্ত্র নীতি। ধড়াধড় না পিটলে চোরের চুরি রোগ কখনো সারে? তিনি নিজে থাকেন কপ্নি পরে। এক পয়সা সম্বল নেই। এ-সব লম্বাচওড়া বর্নল তাঁকেই সাজে। আমরা গেরস্থ মান্য, শ্বনে চক্ষ্ব স্থির হয়ে যায়। এ দিকে আর-এক নতুন ফদিদ বেরিয়েছে জানেন তো? ঐ যে যাকে আপনারা বলেন চাঁদা। তার ম্নফা কম নয়। কিন্তু সেটা তলিয়ে যায় কোথায় তার হিসেব রাখে কে। মশায়, সেদিন আমারই ঘরে এসে উপস্থিত অনাথহাসপাতালের চাঁদা চাইতে। লজ্জা হয়, কী আর বলব। খাতা হাতে যিনি এসেছিলেন আপনারা সবাই তাঁকে জানেন। ডাক্তার— আর নাম করে কাজ নেই, কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে। তিনি যে মাঝে মাঝে আসেন আমাদের ঘরে নাড়ী টিপতে। সিকি পয়সা দিতে হয় না বটে, তেমনি সিকি পয়সার ফলও পাই নে। তব্ হাজার হোক, এম-বি তো বটে। এমনি হাল আমলের তাঁর চিকিৎসা যে রোগীরা তাঁর কাছে ঘে'ষে না। কাজেই টাকার টানাটানি হয় বই-কি।

ছি ছি. কী বলছ তুমি।

তা মশার, আমি মুখফোড় মানুষ। সত্যিকথা আমার বাধে না। ওঁর মুখের সামনেই শুনিরে দিতে পারতুম। কিন্তু কী বলব, আমার ছেলেটাকে আদারের কাজে রেখে আমার মুখ বন্ধ করেছেন। তার কাছ থেকেও মাঝে মাঝে ইশারা পাই। দক্ষিণহস্ত বেশ চলছে ভালো। বুঝছেন তো? আমাদের দেশে আজকালকার ইংরমি যে কী রকম অসহ্য, তার আর-একটা নমুনা আপনাকে শোনাই। কী রকম।

আমাদের পাড়ায় আছে একটা গোম খারু যাকে ওরা নাম দিয়েছে কবিবর। তাকে দিয়ে দেখন আমার নামে কী লিখিয়েছে। ঘোর লাইবেল। নিন্দ্কেরা দল পাকিয়েছে। পাড়ায় কান পাতবার জো নেই। খার্কি, শিয়ালি বলে চেটাচ্ছে আমার পিছনে পিছনে। এত সাহস হত না যদি না এদের পিছনে থাকত নামজাদা মুরু, বিব সব গান্ধিজির চেলা।

. দেখি দেখি কী লিখেছে। মন্দ হয় নি তো। লোকটার হাত দোরস্ত আছে।— আলো যার মিট মিটে

স্বভাবটা খিট্খিটে,

বড়োকে করিতে চায় ছোটো,

সব ছবি ভূষো মেজে

কালো করে নিজেকে যে

মনে করে ওস্তাদ পোটো,

বিধাতার অভিশাপে

ঘুরে মরে ঝোপে ঝাপে,

न्वভावें यात वम् त्थालं,

খাঁক্ খাঁক্ করে মিছে

সব তাতে দাঁত খি'চে

তারে নাম দিব খ্যাক্শেয়ালি।

ও কী ও, আপনার দরজায় পর্নলিস যে। ব্যাপারটা কী। চণ্ডীবাব্বর ছেলের নামে কেস এসেছে। হ্যাঁ, কিসের কেস।

অনাথ-হাসপাতালের চাঁদার টাকা তিনি ভেঙে বসেছেন।

মিথ্যে কথা। আগাগোড়া পর্নলসের সাজানো। আপনি তো জানেন, আমার ছেলে একসময় আহার নিদ্রা ছেড়ে গান্ধির নামে দরজায় দরজায় চাঁদা ভিক্ষে করে বেড়িয়েছিল, সেই অবধি বরাবর তার উপর পর্নলসের নজর লেগে আছে। কিছ্ব না, এটা প্লিটিক্যাল মামলা।

দাদামশায়, তোমার এই গল্পটা আমার একট্বও ভালো লাগল না।

\* \*

যেমন পাজি তেমনি বোকা. গোবর-ভরা মাথা. লোকটা কে-যে ভেবে পাচ্ছি না তা। करत य की वर्लाइन ठिक তा मरन नारे. আচ্ছা করে মুখের মতো জবাব দিতে চাই: কী যে জবাব কার যে জবাব যদি মনে পড়ে— প্রাণ ফিরে পাই ধডে। হাতে পেলে দেওয়াই নাকে খত. দ্বীর ছি'ডে দিই নথ। রাম্কেল সে, পাজির অধম, শয়তান মিট্মিটে: দিনরাত্তির ইচ্ছে করে, ঘুঘু চরাই ভিটেয়। বদুমাশকে শিক্ষা দেব— অসহ্য এই ইচ্ছে মনকে নাডা দিচ্ছে। লোকটা কে-যে পণ্ট তা নয়. এই কথাটাই পণ্ট— অতি খারাপ, নিতান্তই সে নচ্ট। পথের মোডে যদি পেতেম দেখা মনের ঝালটা ঝেডে নিতেম যদি থাকত একা। বুকটা ভরে অকথ্য সব জমে উঠছে ঢের. লক্ষ্য মনে না পড়ে তো কাগজ করব বের যেখানে পাই নাম একটা করব নির্বাচন— খালাস পাবে মন।

# **बा**जबानी

কাল তোমার ভালো লাগে নি চণ্ডীকে নিয়ে বকুনি। ও একটা ছবি মাত্র। কড়া কড়া লাইনে আঁকা, ওতে রস নাই। আজ তোমাকে কিছ্ন বলব, সে সত্যিকার গলপ।

কুসমি অত্যন্ত উৎফর্ল্ল হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলো। তুমি তো সেদিন বললে, বরাবর মান্ব সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গলেপর মধ্যে মুড়ে। একেবারে ময়রার দোকান বানিয়ে রেখেছে। সন্দেশের মধ্যে ছানাকে চেনাই যায় না।

দাদামশায় বললে, এ না হলে মান্বের দিন কাটত না। কত আরব্য-উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, পঞ্চতন্ত্র, কত কী সাজানো হয়ে গেল। মান্ব অনেকখানি ছেলেমান্ব, তাকে র্পকথা দিয়ে ভোলাতে হয়। আর ভূমিকায় কাজ নেই। এবার শ্রেরু করা যাক।—

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজরানী। রাজকন্যার সন্ধানে দৃত গেল অখ্য বখ্য কলিখ্য মগ্র কোশল কাণ্ডী। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ, সেকী দেখল্ম; কার্ চোখের জলে মুক্তো ঝরে, কার্ হাসিতে খসে পড়ে মানিক! কারু দেহ চাঁদের আলোয় গড়া, সে যেন প্রিমারাত্রের স্বপন।

রাজা শ্রনেই ব্ঝলেন, কথাগ্রনি বাড়িয়ে বলা, রাজার ভাগ্যে সত্য কথা জোটে না অন্চরদের ম্বথের থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি?

রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে। মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্রমিত্রদের খবর দিই?

রাজা বললেন. পাত্রমিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্যা দেখার কাজ চলে না।

তা হলে রাজহুসতী তৈরি করতে বলে দিই?

রাজা বললেন, আমার একজোডা পা আছে।

সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা?

রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পর্ন— চুনিপান্নার হার, মানিক-লাগানো মনুকুট, হীরে-লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।

রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ সেজেই থাকি, এবার সাজব সম্রেসির সঙ।
মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কর্পান, গায়ে মাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন
তিলক আর হাতে নিলেন কমণ্ডল আর বেলকাঠের দণ্ড। 'বোম্ বোম্ মহাদেব'
বলে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল—বাবা পিনাকীশ্বর নেমে
এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তাঁর একশো-পাঁচশ বছরের তপস্যা শেষ হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অভগদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, ডাকো আমার কাভে।

কন্যার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল, চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোথ দুটিতে হরিণের চমকে-উঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদি নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন বাটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপাফ্লের মতো। কেউ বা আনল ভৃণ্গলাঞ্ছন তেল, তাতে চুল হবে যেন পন্পাসরোবরের টেউ। কেউ বা আনল মাকড়সাজাল শাড়ি। কেউ বা আনল হাওয়াহাল্ফা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছ্লতেই কিছ্ল মনের মতো হয় না। সক্রেসিকে বললেন, বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধা, কাজকর্ম যায় ঘ্লচে, কেবল আমার মূথের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্যাসী বললেন, আর-কিছ্বই চাই না? রাজকন্যা বললেন, না, আর-কিছ্বই না।

সম্যাসী বললেন, আচ্ছা, আমি তবে চললেম, সন্ধান মিললে নাহয় আবার দেখা দেব।

রাজা সেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে। রাজকন্যা শ্নুনলেন সন্ন্যাসীর নাম-ডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও, যাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারও কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই বলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরল্ম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে।

বলে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙেগ। সেখানে আর-এক হাওয়া অন্দরমহলে। রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী করে কাণ্ডী জয় করে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিষীর মাথা হে ট করে দিতে পারে, আর কোশলের গ্রমরও তাঁর সহ্য হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদি করে তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসীর খবর পেরে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাবা, শ্নেছি সহস্রঘ্যী অস্ত্র আছে শ্বেতন্বীপে যার তেজে নগর গ্রাম সমস্ত প্রড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাকে বিয়ে করব, আমি চাই তাঁর পারের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাত জোড় করে থাকবে, আর রাজার মেরেরা বন্দিনী হয়ে কেউ বা চামর দোলাবে, কেউ বা ছত্র ধরে থাকবে, আর কেউ বা আনবে তাঁর পানের বাটা।

সম্যাসী বললেন, আর-কিছ, চাই নে তোমার?

রাজকন্যা বললেন, আর-কিছুই না।

সম্যাসী বললেন, সেই দেশ-জনালানো অস্প্রের সন্ধানে চললেম।

সন্ন্যাসী গেলেন চলে। বললেন, ধিক্।

চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জটাজ্ট। ঝরনার জলে স্নান করে গায়ের ছাই ফেললেন ধ্রে। তখন বেলা প্রায় তিনপ্রহর। প্রথর রোদ, শরীর শ্রান্ত, ক্ষর্ধা প্রবল। আশ্রয় খ্রুজতে খ্রুজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোটো চুলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাক-পাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্য। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধ্র জড়ো করে রাজবাড়িতে জোগান দিতে। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শ্রুকনো কাঠ জনলিয়ে শ্রুর করেছে রায়া। তার পরনের কাপড়খানি দাগপড়া, তার দ্রই হাতে দ্রিট শাঁখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ দ্রিট তার ভোমরার মতো কালো। স্নান করে সে ভিজে চুল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদলশেধের রাত্তির।

রাজা বললেন, বড়ো **খি**দে পেয়েছে।

মেরোট বললে, একট্র সব্রের কর্ন, আমি অল্ল চড়িয়েছি, এখনি তৈরি হবে আপনার জন্য।

রাজা বললেন, আর, তুমি কী খাবে তা হলে।

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলম্ল কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে প্রণিয় হয় গরিবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে।

মেরেটি বললে, আছেন আমার ব্বড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর ক্রড়েঘর। আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। কাজ শেষ করে কিছ্ম থাবার নিয়ে যাই তাঁর কাছে। আমার জন্য তিনি পথ চেয়ে আছেন।

রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই-সব ফলমলে যা তুমি নিজে জড়ো করে খাও।

কন্যা বললে, আমার যে অপরাধ হবে।

রাজা বললেন, তুমি দেবতার আশীর্বাদ পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাপের জন্য তৈরি অন্নের থালি সে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমলে সংগ্রহ করে দ্বজনে তাই খেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, ব্বড়ো বাপ ক্রড়েঘরের দরোজায় বসে।

সে বললে, মা, আজ দেরি হল কেন।

কন্যা বললে, বাবা, অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যুদ্ত হয়ে বললে, আমার গরিবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথিসেবা করব।

রাজা বললেন, আমি তো আর কিছ্ই চাই নে, পেয়েছি তোমার কন্যার হাতের সেবা। আজু আমি বিদায় নিলেম। আর-একদিন আসব।

সাত দিন সাত রাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ্ব রথ সমস্ত রইল বনের বাইরে। বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন; বললেন, আমি বিজয়পত্তনের রাজা। রানী খ্রুতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে। এতদিন পরে পেয়েছি—যদি তুমি আমায় দান কর, আর যদি কন্যা থাকেন দ্বাজি।

ব্দেধর চোখ জলে ভরে গেল। এল রাজহুস্তী— কাঠকুড়ানি মেয়েকে পাশে নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

অংগ বংগ কলিখেগর রাজকন্যারা শুনে বললে, ছি!

\* \*

আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি থিড়াকির আঙিনার, নামটি পিয়ারি। আমি শ্বালেম তারে, এসেছ কী লাগি। সে কহিল চুপে চুপে, কিছ্ম নাহি মাগি। আমি চাই ভালো করে চিনে রাখো মোরে, আশার এ আলোটিতে মন লহাে ভরে।

আমি যে তোমার দ্বারে করি আসাযাওয়া. তাই হেথা বকলের বনে দেয় হাওয়া। যখন ফুটিয়া ওঠে যুখী বনময় আমার আঁচলে আনি তার পরিচয়। যেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে আমার পরশ পেলে খুনি হয়ে ওঠে। শুকতারা ওঠে ভোরে, তুমি থাক একা, আমিই দেখাই তারে ঠিকমতো দেখা। যথনি আমার শোনে নূপ্ররের ধর্নন ঘাসে ঘাসে শিহরণ জাগে-যে তথান। তোমার বাগানে সাজে ফুলের কেয়ারি. কানাকানি করে তারা, এসেছে পিয়ারি। অরুণের আভা লাগে সকালের মেঘে. 'এসেছে পিয়ারি' বলে বন ওঠে জেগে। পূর্ণিমারাতে আসে ফাগুনের দোল. 'পিয়ারি পিয়ারি' রবে ওঠে উতরোল। আমের মুকুলে হাওয়া মেতে ওঠে গ্রামে. চারি দিকে বাঁশি বাজে পিয়ারির নামে। শরতে ভরিয়া উঠে যম্নার বারি, কলে কলে গেয়ে চলে 'পিয়ারি পিয়ারি'।

# মুনশি

আচ্ছা দাদামশার, তোমাদের সেই ম্নুনিশিজি এখন কোথার আছেন। এই প্রশেনর জবাব দিতে পারব তার সময়টা ব্রিঝ কাছে এসেছে, তব্র হয়তো কিছুদিন স্বুর ক্রতে হবে।

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব।
সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথ্যে কথা বলাও ভালো। তোমার দাদামশায় যখন
স্কুল-পালানে ছেলে ছিল তখন মুনশিজি ছিলেন ঠিক কত বয়েস তা বলা শক্ত।
তিনি বুঝি পাগল ছিলেন?

হাঁ, যেমন পাগল আমি।

তুমি আবার পাগল? কী-যে বল তার ঠিক নেই।

তাঁর পাগলামির লক্ষণ শ্ননলে ব্ঝেতে পারবে, আমার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল। কীরকম শ্নিন।

বেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অন্বিতীয়। আমিও তাই বলি।
তুমি যা বল সে তো সত্যি কথা। কিন্তু, তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে।
দেখো দিদি, সত্য কখনো সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধেই সে না খাটে।
বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অন্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ
ভেঙ্গে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে করে আরাম

বোধ করে। দৈবাং এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জন্ডি নেই। মনশি ছিলেন সেই জাতের মান্য।

দাদামশায়, তুমি একট্র স্পষ্ট করে তাঁর কথা বলো-না, তোমার অর্ধেক কথা আমি ব্রুমতে পারি নে।

ক্রমে ক্রমে বলছি, একট্র ধৈর্য ধরো।—

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুনশি, দাদাকে ফার্নিস পড়াতেন। কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি। হাড় কখানার উপরে একটা চামডা ছিল লেগে. যেন মোমজামার মতো। দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না তাঁর ক্ষমতা কত। না পারবার হেতু এই যে. ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে। প्रिथिवीटि वर्षा वर्षा मर्वे भार्ताशांन कथरना क्षिर्ण कथरना शांत । किन्छ. स्व তালিম নিয়ে মুনশির ছিল গুমুর তাতে তিনি কখনো কারও কাছে হটেন নি। তাঁর বিদ্যেতে কারও কাছে তিনি যে ছিলেন কম্তি সেটার নজির বাইরে থাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে। যদি হত ফার্সি পড়া বিদ্যে তা হলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজি ছিল লোকে। কিন্তু, ফার্সির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিদ্যে। কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে। অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চে'চানি কিংবা কাঁদ্বনির জাতের. পাড়ার লোকে ছবুটে আসত বাড়িতে কিছু, বিপদ ঘটেছে মনে করে। আমাদের বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিষয় তিনি কপাল চাপ্ডিয়ে বলতেন, মুনশিজি আমার রুটি মারলেন দেখছি। বিষ্ণুর এই হতাশ ভাবখানা দেখে মুর্নাশ বিশেষ দুঃখিত হতেন না— একট্ম মহুচকে হাসতেন মাত্র। সবাই বলত, মুন্সিজি, কী গলাই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন। খোশনামটা মনেশি নিজের পাওনা বলেই টে'কে গ'জতেন। এই তো গেল গান।

আরও একটা বিদ্যে মুনশির দখলে ছিল। তারও সমঝদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে নাবলে স্করেন্দ্র বাঁড়্বজেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেন নি। বিষ্কুর রুটি বেঁচে গেল, স্ক্রেন্দ্রনাথের নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুনশি একট্ব মুক্তকে হাস্তেন।

কিন্তু, ম্নশির ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপকমের বিশেষ স্মৃবিধা হয়েছিল। কথাটা খ্লে বিল। তখন আমরা পড়তুম বেণ্গল একাডেমিতে, ডিক্র্জ সাহেব ছিলেন ইস্কুলের মালিক। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশ্না কোনোকালেই হবে না। কিন্তু, ভাবনা কী। আমাদের বিদ্যেও চাই নে, বৃদ্ধিও চাই নে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি। তব্ও তাঁর ইস্কুল থেকে ছাটি চুরি করে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছাটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড়ো জালই হোক, ডিক্র্জ সাহেব চোখ ব্লেজ দিতেন ছাটি। মাইনের পাওনাতে লোকসান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না। মুনশিকে জানাত্ম ছাটি মঞ্জার হয়েছে। মানশি মুখ টিপে হাসতেন। হবে না? বাস্ রে, তাঁর ইংরেজি ভাষার কী জোর। সেইংরেজি •কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোটের জজের রায় ঘ্রিয়ের দিতে পারত। আমরা বলতুম, নিশ্চয় দিতেন গৈছের কাছে কোনোদিন তাঁকে কলম পেশ

করতে হয় নি।

কিন্তু, সবচেয়ে তাঁর জাঁক ছিল লাঠি-খেলার কার্দানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্দ্র পড়লেই তাঁর খেলা শ্রু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে। হ্রংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কখনো ছায়াটার পায়ে, কখনো তার ঘাড়ে, কখনো তার মাথায়। আর, মৢর্ম তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চার দিকে যারা জড়ো হত তাদের দিকে। সবাই বলত, শাবাশ্! বলত, ছায়াটা যে বতিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ভাগিয়। এই থেকে একটা কথা শেখা যায় য়ে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে কখনো হার হয় না। আর-একটা কথা এই য়ে, নিজের মনে যাদ জানি 'জিতেছি' তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুন্দিজির জিত রইল। সবাই বলত 'শাবাশ্', আর মুন্দি মুখ টিপে হাসতেন।

দিদি, এখন ব্রুতে পারছ, ওর পাগলামির সংগ্র আমার মিল কোথায়। আমিও ছায়ার সংগ্র লড়াই করি! সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ থাকে না। ইতিহাসে ছায়ার লড়াইকে সত্যি লড়াই বলে বর্ণনা করে।

\*

ভীষণ লডাই তার উঠোন-কোণের. সতর মনটা ছিল নেপোলিয়নের। ইংরেজ ফোজের সাথে দ্বার রুধে मनु-रवला लड़ारे रू मूरे रहार्थ सन्दर्म। घाड़ा हेग्वग् ष्टाटहे, धूला यात्र छेटड़, वार्धान रंभनामन हतन माठे जुट्छ। ইংরেজ দুন্দাড় কোথা দেয় ছুট. কোন্ দ্রে মস্মস্ করে তার বুট। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে বারে বারে. দেশে তার জয়রব ওঠে চারিধারে। যথন হাত-পা নেডে করে বক্ততা की य देश्दर्शक कार्ट वला या कि छ। ক্রাসে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা, প্রশন শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙা। কাহিল চেহারা তার, অতি মুখচোরা— রোজ পেন্সিল তার কেড়ে নেয় গোরা। খবরের কাগজের ছেডা ছবি কেটে খাতা সে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে এ°টে। রোজ তার পাতাগর্বল দেখত সে নেডে. ভদ্ব একদিন সেটা<sup>-</sup>নিয়ে গেল কেড়ে। कालि पिरम शाधा लिए शिर्फ पिरम हाल হাততালি দিতে দিতে চ্যাঁচায় প্রতাপ। বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই. ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাডা নাই।

### ম্যাজিশিয়ান

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, শ্বনেছি এক সময়ে তুমি বড়ো বড়ো কথা নিয়ে খ্ব বড়ো বড়ো বই লিখেছিলে।

জীবনে অনেক দুক্ষম করেছি, তা কবুল করতে হবে। ভারতচন্দ্র বলেছেন, সে কহে বিস্তুর মিছা যে কয়ে বিস্তুর।

আমার ভালো লাগে না মনে করতে যে, আমি তোমার সময় নন্ট করে দিচ্ছি। ভাগাবান মানুষেরই যোগ্য লোক জোটে সময় নন্ট করে দেবার।

আমি বুঝি তোমার সেই যোগ্য লোক?

আমার কপালক্রমে পেয়েছি, খ্র্জলে পাওয়া যায় না।

তোমাকে খুব ছেলেমানুষি করাই?

দেখো, অনেকদিন ধরে আমি গশ্ভীর পোশাকি সাজ পরে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। এখন তোমার দরবারে এসে ছেলেমান্বির ঢিলে কাপড় পরে হাঁপ ছেড়েছি। সময় নষ্ট করার কথা বলছ, দিদি—এক সময়ে তার হ্রুমছিল না। তখন ছিল্ম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তফা দিয়েছি। শেষের কটা দিন আরামে কাটবে। ছেলেমান্বির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসেছি। যা খ্বশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

তোমার এই ছেলেমান, ষির নেশাতেই তুমি যা খ্রাশ তাই বানিয়ে বলছ। কী বানিয়েছি বলো।

্যেমন তোমাদের ঐ হ.চ.হ.; অমনতরো অদ্ভূত খ্যাপাটে মান্য তো আমি দেখি নি।

দেখো দিদি, এক-একটা জীব জন্মায় যার কাঠামোটা হঠাৎ যায় বে°কে। সে হয় মিউজিয়মের মাল। ঐ হ.চ.হ. আমার মিউজিয়মে দিয়েছেন ধরা। ওঁকে পেয়ে তুমি খুব খুশি হয়েছিলে?

তা হয়েছিল্ম। কেননা তখন তোমার ইর্মাসি গিয়েছেন চলে শ্বশ্রবাড়। আমাকে অবাক করে দেবার লোকের অভাব ঘটেছিল। ঠিক সেই সময় এসেছিলেন হরীশচন্দ্র হালদার একমাথা টাক নিয়ে। তাঁর তাক লাগিয়ে দেবার রকমটা ছিল আলাদা, তোমার ইর্মাসির উল্টো। সেদিন তোমার ইর্মাসি শ্রু করেছিল। জটাইব্র্ডির কথা। ঐ জটাইব্র্ডির সংগ্য অমাবস্যার রাত্রে আলাণে পরিচর হত। সে ব্র্ডিটার কাজ ছিল চাঁদে বসে চরকা কাটা। সে চরকা বেশিদিন আর চলল না। ঠিক এমন সময় পালা জমাতে এলেন প্রোফেসার হরীশ হালদার। নামের গোড়ার পদবীটা তাঁর নিজের হাতেই লাগানো। তাঁর ছিল ম্যাজিক-দেখানো হাত। একদিন বাদলা দিনের সন্থেবেলায় চায়ের সঙ্গে চিণ্ডেভাজা খাওয়ার পর তিনি বলে বসলেন, এমন ম্যাজিক আছে যাতে সামনের ওই দেয়ালগ্রলো হয়ে যাবে ফাঁকা।

পণ্ডান্ন দাদা টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এ বিদ্যে ছিল বটে খবিদের জানা।

শ্বনে প্রোফেসার রেগে টেবিল চাপড়ে বললেন, আরে রেখে দিন আপনার মুনি ঋষি, দৈত্য দানা, ভূত প্রেত।

পঞ্চানন দাদা বললেন, আপনি তবে কী মানেন।

হরীশ একটিমাত্র ছোটো কথায় বলে দিলেন, দ্রব্যগ্রণ।

আমরা বাসত হয়ে বলল্ম, সে জিনিসটা কী।

প্রোফেসার বলে উঠলেন, আর যাই হোক, বানানো কথা নয়, মন্তর নয়, তন্তর নয়, বোকা-ভুলোনো আজগুরিব কথা নয়।

আমরা ধরে পড়লুম, তবে সেই দ্রব্যগালটা কী।

প্রোফেসার বললেন, ব্রিঝিয়ে বলি। আগর্ব জিনিসটা একটা আশ্চর্য জিনিস, কিন্তু তোমাদের ঐসব খ্যামর্নির কথায় জবলে না। দরকার হয় জবলানি কাঠের। আমার ম্যাজিকও তাই। সাত বছর হতাকি খেয়ে তপস্যা করতে হয় না। জেনে নিতে হয় দ্রাগ্র্ণ। জানবা মাত্র তুমিও পার আমিও পারি।

কী বলেন প্রোফেসার, আমিও পারি ঐ দেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতে? পার বই-কি। হিড়িংফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার। আমি বললেম, বলে দিন-না কী চাই।

দিচ্ছি। কিছু না— কিছু না, কেবল একটা বিলিতি আমড়ার আঁঠি আর শিলনোড়ার শিল।

আমি বলল্ম, এ তো খ্বই সহজ। আমড়ার আঁঠি আর শিল আনিয়ে দেব, তুমি দেয়ালটাকে উড়িয়ে দাও।

আমড়ার গাছটা হওয়া চাই ঠিক আট বছর সাত মাসের। কৃষ্ণবাদশীর চাঁদ ওঠবার এক দণ্ড আগে তার অঙ্কুরটা সবে দেখা দিয়েছে। সেই তিথিটা পড়া চাই শ্রুকবারে রাহ্রির এক প্রহর থাকতে। আবার শ্রুক্র বারটা অগ্রহায়ণের উনিশে তারিখে না হলে চলবে না। ভেবে দেখো বাবা, এতে ফাঁকি কিছুর্ই নেই। দিনখন তারিখ সমস্ত পাকা করে বে'ধে দেওয়া।

আমরা ভাবল্ম, কথাটা শোনাচ্ছে অত্যন্ত বেশি খাঁটি। ব্র্ড়ো মালীটাকে সন্ধান করতে লাগিয়ে দেব।

এখনো সামান্য কিছ্ম বাকি আছে। ঐ শিলটা তিব্বতের লামারা কালিম্পঙ্কের হাটে বেচতে নিয়ে আসে ধবলেশ্বর পাহাড থেকে।

পণ্ডানন দাদা এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত টাকে হাত ব্র্লিয়ে বললেন, এটা কিছ্ম শক্ত ঠেকছে।

, প্রোফেসার বললেন, শক্ত কিছ্বই নয়। সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে।

মনে মনে ভাবল্বম, সন্ধান করাই চাই, ছাড়া হবে না—তার পরে শিল নিয়ে কী করতে হবে।

রোসো, অলপ একট্র বাকি আছে। একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চাই।

পঞ্চানন দাদা বললেন, সে শৃৎখ পাওয়া তো সহজ নয়। যে পায় সে যে রাজা হয়। হাাঁঃ, রাজা হয় না মাথা হয়। শৃৎখ জিনিসটা শৃৎখ। যাকে বাংলায় বলে শাঁখ। সেই শৃৎখটা আমড়ার আঠি দিয়ে, শিলের উপর রেখে, ঘষতে হবে। ঘষতে ঘষতে আঠির চিহা থাকবে না, শৃৎখ যাবে ক্ষয়ে। আর, শিলটা যাবে কাদা হয়ে। এইবার এই পিশ্ডিটা নিয়ে দাও বালিয়ে দেয়ালের গায়। বাস্। একেই বলে দুব্যগাণ। দ্বাগাণেই দেয়ালটা দেয়াল হয়েছে। মৃল্ডরে হয় নি। আর দুব্যগাণেই সেটা হয়ে যাবে ধোঁয়া, এতে আশ্চর্য কী।

আমি বলল্ম, তাই তো, কথাটা খ্ব সত্যি শোনাচ্ছে। পঞ্চানন দাদা মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন বসে বসে, বাঁ হাতে হ্বকোটা ধরে।

আমাদের সন্ধানের গ্রুটিতে এই সামান্য কথাটার প্রমাণ হলই না। এতাদিন পরে ইর্র মন্তর তন্তর রাজবাড়ি, মনে হল, সব বাজে। কিন্তু, অধ্যাপকের দ্রব্যান্তর মধ্যে কোনোখানেই তো ফাঁকি নেই। দেয়াল রইল নিরেট হয়ে। অধ্যাপকের পরে আমাদের ভক্তিও রইল অটল হয়ে। কিন্তু, একবার দৈবাৎ কী মনের ভুলে দ্রব্যান্তিকে নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ফলের আঁঠি মাটিতে প্রতে এক ঘন্টার মধ্যেই গাছও পাওয়া যাবে, ফলও পাওয়া যাবে।

আমরা বলল ম. আশ্চর্য।

হ. চ. হ. বললেন, কিছ্ম আশ্চর্য নয়, দুব্যগ্ন্প। ঐ আঁঠিতে মনসাসিজের আঠা একুশবার লাগিয়ে একুশবার শ্বকোতে হবে। তার পরে পোঁতো মাটিতে আর দেখো কী হয়।

উঠে-পড়ে জোগাড় করতে লাগল্ম। মাস দ্বয়েক লাগল আঠা মাখাতে আর শ্বকোতে। কী আশ্চর্য, গাছও হল ফলও ধরল, কিন্তু সাত বছরে। এখন ব্বর্ঝোছ কাকে বলে দ্রব্যগ্র্ণ। হ.চ.হ. বললেন, ঠিক আঠা লাগানো হয় নি।

ব্রবলেম, ঐ ঠিক আঠাটা দ্র্নিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। ব্রবতে সময় লেগেছে।

\* \*

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই— र्य ना या ठारे राल भाषिक ठातरे। নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙ্গে গেলে খঃটি জগতের ইম্কলে তবে পাই ছুটি। অঙকর কেলাসেতে অঙকই কযি— সেথায় সংখ্যাগুলো যদি পড়ে খসি. বোডের 'পরে যদি হঠাৎ নামতা বোকার মতন করে আম্তা-আম্তা, দুইয়ে দুইয়ে চার যদি কোনো উচ্ছনাসে একেবারে চড়ে বসে উনপঞ্চাশে. ভুল তব্ব নির্ভুল ম্যাজিক তো সেই ; 'পাঁচ-সাতে প'য়**িচশ'**এ কোনো মজা নেই। মিথ্যেটা সত্যই আছে কোনোখানে, কবিরা শ্বনেছি তারি রাস্তাটা জানে— তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।

# পরী

কুসমি বললে, তুমি বন্ধ বানিয়ে কথা বল। একটা সত্যিকার গলপ শোনাও-না। আমি বললম, জগতে দ্বকম পদার্থ আছে। এক হচ্ছে সত্য, আর হচ্ছে— আরও-সত্য। আমার কারবার আরও-সত্যকে নিয়ে।

দাদামশায়, সবাই বলে, তুমি কী যে বল কিছা বোঝাই যায় না। আমি বললাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু যারা বোঝে না সেটা তাদেরই দোষ। আরও-সত্যি কাকে বলছ একটা বাঝিয়ে বলো-না।

আমি বলল্ম, এই যেমন তোমাকে সবাই কুসমি বলে জানে। এই কথাটা খ্বই সতা; তার হাজার প্রমাণ আছে। আমি কিন্তু সন্ধান পেয়েছি যে, তুমি প্রীস্থানের প্রী। এটা হল আরও-সত্য।

খুণি হল কুসমি। বলল, আচ্ছা, সন্ধান পেলে কী করে।

আমি বলল্ম, তোমার ছিল এক জামিন, বিছানার উপরে বসে বসে ভূগোল-বৃত্তান্ত মুখ্যম্থ কর্বাছলে, কখন তোমার মাথা ঠেকল বালিশে, পড়লে ঘ্রমিয়ে। সেদিন ছিল প্রিণ্মার রাদ্রি। জানলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ল তোমার মুখের উপরে, তোমার আসমানি রঙের শাড়ির উপরে। আমি সেদিন স্পন্ট দেখতে পেল্ম, পরীস্থানের রাজা চর পাঠিয়েছে তাদের পলাতকা পরীর খবর নিতে। সে এসেছিল আমার জানলার কাছে, তার সাদা চাদরটা উড়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। চর দেখল তোমাকে আগাগোড়া, ভেবে পেল না তুমি তাদের সেই পালিয়ে-আসা পরী কি না। তুমি এই প্রথবীর পরী বলে তার সন্দেহ হল। তোমাকে মাটির কোল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হবে না। এত ভার সইবে না। ক্রমে চাঁদ উপরে উঠে গেল, ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল, চর শিশ্বগাছের ছায়ায় মাথা নেড়ে চলে গেল। সেদিন আমি খবর পেল্ম, তুমি পরীস্থানের পরী, প্রথবীর সাটির ভারে বাঁধা পড়ে গেছ।

কুসমি বললে, আছে। দাদামশায়, আমি পরীস্থান থেকে এল্ম কী করে।
আমি বলল্ম, সেখানে একদিন তুমি পারিজাতের বনে প্রজাপতির পিঠে
চড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলে, হঠাং তোমার চোখে পড়ল দিগন্তের ঘাটে এসে ঠেকেছে
একটা খেয়ানোকো। সেটা সাদা মেঘ দিয়ে গড়া, হাওয়া লেগে দল্লছে। তোমার
কী মনে হল, তুমি উঠে পড়লে সেই নোকোয়। নোকো চলল ভেসে, ঠেকল এসে
প্থিবীর ঘাটে, তোমার মা নিলেন কুড়িয়ে।

কুসমি ভারি খানি হয়ে বললে হাততালি দিয়ে, দাদামশায়, আচ্ছা, এ কি সতিয়। আমি বললাম, ঐ দেখো, কে বললে সতিয়। আমি কি সতিয়কে মানি। এ হল আরও-সতিয়।

কুসমি বললে, আচ্ছা, আমি কি পরীস্থানে ফিরে যেতে পারব না।

আমি বলল্ম, পারতেও পার, যদি তোমার স্বশ্নের পালে পরীস্থানের হাওয়া এসে লাগে।

আচ্ছা, যদি হাওয়া লাগে তবে কোন্ রাস্তায় কোথা দিয়ে কোথায় যাব। সে কি অনে—ক দুরে। আমি বলল্ম, সে খ্ব কাছে। কত কাছে।

যত কাছে তুমি আছ আর আমি আছি। ঐ বিছানার বাইরে যেতে হবে না। আর-একদিন জানলা দিয়ে পড়্ক এসে জ্যোৎস্না; এবার যথন তুমি তাকিয়ে দেখবে বাইরে, তোমার আর সন্দেহ হবে না। তুমি দেখবে জ্যোৎস্নার স্রোত বেয়ে মেঘের খেয়ানৌকো এসে পের্বাচছে। কিন্তু তুমি যে এখন প্রিবার পরী হয়েছ, ও নৌকায় তোমার কুলোবে না। এখন তুমি তোমার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে. কেবল তোমার মন থাকবে তোমার সাথি। তোমার সত্য থাকবে এই প্রথিবীতে পড়ে আর তোমার আরও-সত্য যাবে কোথায় ভেসে, আমরা কেউ তার নাগাল পাব না।

কুসমি বললে, আচ্ছা, এবারে প্রণিমারাত এলে আমি ঐ আকাশের পানে তাকিয়ে থাকব। দাদামশায়, তুমি কি আমার হাত ধরে যাবে।

আমি বলল্ম, আমি এইখানে বসে বসে পথ দেখিয়ে দিতে পারব। আমার সেই ক্ষমতা আছে—কেননা আমি সেই আরও-সত্যের কারবারি।

\* \*

যেটা তোমায় ল্বকিয়ে-জানা সেটাই আমার পেয়ার, বাপ মা তোমায় যে নাম দিল থোড়াই করি কেয়ার। সত্য দেখায় যেটা দেখি তারেই বলি পরী, আমি ছাড়া কজন জানে তুমি যে অপসরী। কেটে দেব বাঁধা নামের বন্দীর শৃঙ্খল, সেই কাজেতেই লেগে গেছি আমরা কবির দল—কোনো নামেই কোনো কালে কুলোয় নাকো যারে তাহার নামের ইশারা দেই ছন্দের ঝংকারে।

#### আরও-সত্য

দাদামশায়, সেদিন তুমি যে আরও-সত্যির কথা বলছিলে, সে কি কেবল পরী-স্থানেই দেখা যায়।

আমি বলল্ম, তা নয় গো, এ পৃথিবীতেও তার অভাব নেই। তাকিয়ে দেখলেই হয়। তবে কিনা সেই দেখার চার্ডান থাকা চাই।

তা, তুমি দেখতে পাও?

আমার ঐ গ্র্ণটাই আছে, যা না দেখবার তাই হঠাং দেখে ফেলি। তুমি যখন বসে বসে ভূগোল-বিবরণ মুখস্থ কর তখন মনে পড়ে যায় আমার ভূগোল পড়া। তোমার ঐ ইয়াংসিকিয়াং নদীর কথা পড়লে চোখের সামনে যে জ্যোগ্রাফি খুলে যেত তাকে নিয়ে এক্জামিন পাস করা চলে না। আজও স্পণ্ট দেখতে পাচ্ছি, সারি সারি উট চলেছে ক্লেমের বস্তা নিয়ে। একটা উটের পিঠে আমি পেয়েছিলমে

জায়গা।

সে কী কথা দাদামশায়। আমি জানি, তুমি কোনোদিন উটে চড় নি।
ঐ দেখো দিদি, তুমি বড়ো বেশি প্রশ্ন কর।
আচ্ছা, তুমি বলে যাও। তার পরে? উট পেলে তুমি কোথা থেকে।
ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন। উট পাই বা না পাই, আমি চড়ে বিস। কোনো দেশে
যাই বা না যাই. আমার শ্রমণ করতে বাধে না। ওটা আমার স্বভাব।

তার পরে কী হল।

তার পরে কত শহর গেলেম পেরিয়ে—ফ্রচ্ণ, হ্যাংচাও, চুংকুং; কত মর্ভূমির ভিতর দিয়ে গিয়েছি রাত্তির বেলায় তারা দেখে রাস্তা চিনে চিনে। গেলাম উস্খ্ন্ পাহাড়ের তরাইয়ে। জলপাইয়ের বন দিয়ে, আঙ্বরের খেত দিয়ে, পাইন গাছের ছায়া দিয়ে। পড়েছিলাম ডাকাতের হাতে, সাদা ভালাক সামনে দাঁড়িয়েছিল দাই থাবা তুলে।

আচ্ছা, এত ষে তুমি ঘ্রেরে বেড়ালে, সময় পেলে কখন। যখন ক্লাশস্ব ছেলে খাতা নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল। তুমি পরীক্ষায় পাস করলে তা হলে কী করে। ওর সহজ উত্তর হচ্ছে—আমি পাস করি নি। আচ্ছা, তুমি বলে যাও।

এর কিছ্বদিন আগে আমি আরব্য উপন্যাসে চীনদেশের রাজকন্যার কথা পড়েছি, বড়ো স্বন্দরী তিনি। আশ্চর্যের কথা কী আর বলব, সেই রাজকন্যার সঙ্গেই আমার হল দেখা। সেটা ঘটেছিল ফ্বচাও নদীর ঘাটে। সাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট, উপরে নীল পাথরের মণ্ডপ। দ্বই ধারে দ্বই চাঁপা গাছ, তার তলায় দ্বই পাথরের সিংহের ম্তি। পাশে সোনার ধ্বন্চি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। একজন দাসী পাখা করছিল, একজন চামর দোলাচ্ছিল, একজন দিচ্ছিল চুল বে'ধে। আমি কেমন করে পড়ে গেল্ব্ম তাঁর সামনে। রাজকন্যা তখন তাঁর দ্বধের মতো সাদা ময়্রকে দাড়িমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, কে তমি।

সেই মুহুতে ই ফস্ করে আমার মনে পড়ে গেল যে, আমি বাংলাদেশের রাজপুত্রর।

সে কী কথা। তুমি তো—

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন? আমি বলছি, সেদিন ছিল্ম বাংলাদেশের রাজ-পত্ত্বর, তাই তো বে'চে গেল্ম। নইলে সে তো দ্র করে তাড়িয়ে দিত আমাকে। তা না করে দিলে সোনার পেয়ালায় চা খেতে। চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে মেশানো সেই চা, গন্ধে আকল করে দেয়।

তা হলে কি তোমাকে বিয়ে করল নাকি।

দেখো, ওটা বড়ো গোপন কথা। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

কুসমি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছিল, খুব ঘটা করে হয়েছিল।

प्रिंचन्म विद्याणे ना रत्न ७ वर्षा म्रःथि रत्न।—र्भिष्ठकात्न रत्न विद्या।

হ্যাংচাও শহরের আন্থেক রাজত্ব আর শ্রীমতী আংচনী দেবীকে লাভ করল্ম। করে—

করে কী হল। আবার ব্রিঝ সেই উটে চড়ে বসলে?

নইলে এখানে ফিরে এসে দাদামশার হলেম কী করে। হ্যাঁ, চড়েছিল্ম—সে উট কোত্থাও যার না। মাথার উপর দিয়ে ফ্রুন্থ পাখি গান গেয়ে চলে গেল। ফ্রুন্থ পাখি? সে কোথায় থাকে।

কোথাও থাকে না; কিন্তু তার লেজ নীল, তার ডানা বাসন্তী, তার ঘাড়ের কাছে বাদামি, ওরা দলে দলে উড়ে গিয়ে বসল হাচাং গাছে।

হাচাং গাছের তো আমি নাম শুনি নি।

আমিও শর্নি নি, তোমাকে বলতে বলতে এইমার মনে পড়ল। আমার ঐ দশা, আমি আগে থাকতে তৈরি হই নে। তখনি তখনি দেখি, তখনি তখনি বলি। আজ আমার ফ্রস্বং পাখি উড়ে চলে গেছে সম্দ্রের আর-এক পারে। অনেকদিন তার কোনো খবর নেই।

কিন্তু, তোমার বিয়ের কী হল। সেই রাজকন্যা?

দেখো, চুপ করে যাও। আমি কোনো জবাব দেব না। আর তা ছাড়া, তুমি দ্বঃখ কোরো না, তখনও তুমি জন্মাও নি—সে কথা মনে রেখো।

\* \*

আমি যখন ছোটো ছিলুম, ছিলুম তখন ছোটো ; আমার ছুটির সংগী ছিল ছবি আঁকার পোটো। বাড়িটা তার ছিল বুঝি শংখী নদীর মোড়ে, নাগকন্যা আসত ঘাটে শাঁখের নোকো চড়ে। চাঁপার মতো আঙুল দিয়ে বেণীর বাঁধন খুলে ঘন কালো চুলের গুল্ছে কী ঢেউ দিত তুলে। রোদ্র-আলোয় ঝলক দিয়ে বিন্দ্রবারির মতো মাটির 'পরে পড়ত ঝরে মুক্তা মানিক কত। নাগকেশরের তলায় বসে পদ্মফ্রলের কু'ড়ি দ্রের থেকে কে দিত তার পায়ের তলায় ছঃড়ি। একদিন সেই নাগকুমারী বলে উঠল, কে ও। জবাব পেলে, দয়া করে আমার বাডি যেয়ো। রাজপ্রাসাদের দেউডি সেথায় শ্বেত পাথরে গাঁথা. মন্ডপে তার মুক্তাঝালর দোলায় রাজার ছাতা। ঘোডসওয়ারি সৈন্য সেথায় চলে পথে পথে, রক্তবরন ধনজা ওচে তিরিশঘোড়ার রথে। আমি থাকি মালপ্তেতে রাজবাগানের মালী, সেইখানেতে যথীর বনে সন্ধ্যাপ্রদীপ জনালি। রাজকুমারীর তরে সাজাই কনকচাঁপার ডালা. বেণীর বাধন-তরে গাঁথি শ্বেতকরবীর মালা।

মাধবীতে ধরল কংড়ি, আর হবে না দেরি—
তুমি যদি এস তবে ফ্টবে তোমায় ঘেরি।
উঠবে জেগে রঙনগভ্ছে পায়ের আসন্টিতে,
সামনে তোমার করবে নৃত্য ময়্র-ময়্রীতে।
বনের পথে সারি সারি রজনীগন্ধায়
বাতাস দেবে আকুল করে ফাগ্রনি সন্ধ্যায়।
বলতে বলতে মাথার উপর উড়ল হাঁসের দল,
নাগকুমারী মৢ৻খর 'পরে টানল নীলাঞ্চল।
ধীরে ধীরে নদীর 'পরে নামল নীরব পায়ে,
ছায়া হয়ে গেল কখন চাঁপাগাছের ছায়ে।
সন্ধ্যামেঘের সোনার আভা মিলিয়ে গেল জলে।
পাতল রাতি তারা-গাঁথা আসন শ্নাতলে।

### ম্যানেজারবার

আজ তোমাকে যে গলপটা বলব মনে করেছি সেটা তোমার ভালো লাগবে না।

তুমি বললেও ভালো লাগবে না কেন।

যে লোকটার কথা বলব সে চিতোর থেকে আসে নি কোনো রানা-মহারানার দল ছেড়ে—

চিতোর থেকে না এলে বুঝি গলপ হয় না?

হয় বই-কি—সেইটাই তো প্রমাণ করা চাই। এই মান্বটা ছিল সামান্য একজন জমিদারের সামান্য পাইক। এমন-কি, তার নামটাই ভুলে গোছ। ধরে নেওয়া যাক স্কুলনাল মিশির। একট্ব নামের গোলমাল হলে ইতিহাসের কোনো পশ্ভিত তা নিয়ে কোনো তর্ক করবে না।

সেদিন ছিল যাকে বলে জমিদারি সেরেস্তার 'প্র্ণ্যাহ', খাজনা-আদায়ের প্রথম দিন। কাজটা নিতান্তই বিষয়-কাজ। কিন্তু, জমিদারি মহলে সেটা হয়ে উঠেছে একটা পার্বণ। সবাই খ্রিশ—্যে খাজনা দেয় সেও. আর যে খাজনা বাক্ততে ভর্তি করে সেও। এর মধ্যে হিসেব মিলিয়ে দেখবার গন্ধ ছিল না। যে যা দিতে পারে তাই দেয়, প্রাপ্য নিয়ে কোনো তক্রার করা হয় না। খ্র ধ্রমধাম, পাড়াগেয়ে সানাই অত্যন্ত বেস্বরে আকাশ মাতিয়ে তোলে। নতুন কাপড় পরে প্রজারা কাছারিতে সেলাম দিতে আসে। সেই প্র্ণ্যাহের দিনে ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে জেগে উঠে ম্যানেজারবাব্র ঠিক করলেন, তিনি স্নান করবেন দ্বধে। চারি দিকে সমারোহ দেখে হঠাং তাঁর মনে হল, তিনি তো সামান্য লোক নন। সামান্য জলে তাঁর অভিষেক কী করে হবে। ঘড়া ঘড়া দ্বধ এল গোয়ালা প্রজাদের কাছ থেকে। হল তাঁর স্নান। নাম বেরিয়ে গেল চারি দিকে; সেদিন তিনি সন্ধ্যাবেলায় খ্রিশ-মনে বাসার রোয়াকে বসে গ্রুড়গ্রেড় টানছেন, এমন সময় মিশির সর্দার, রাহমণের ছেলে লাঠিখেলা নিয়ে খ্র নাম করেছে, বললে, হ্রেড্রের আপনার নিমক তো

খেয়েছি অনেককাল, কিন্তু অনেকদিন বসে আছি, আমাকে তো কাজে লাগালেন না। যদি কিছু করবার থাকে তো হুকুম কর্ন।

ম্যানেজার গ্রুড়গর্বিড় টানতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল একটা কাজের কথা। জিসিম মণ্ডল চর মহলের প্রজা, তার খেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-ঘে'ষা। ফসল জন্মালেই প্রতিবেশী জমিদার লোকজন নিয়ে প্রজাকে আট্কাত। দায়ে পড়ে জিসিমের দ্বই জমিদারেরই খাতায় আর দ্ব জায়গাতেই খাজনা দিয়ে ফসল সামলাতে হত। যে ম্যানেজার দ্বধে স্নান করেন এটা তাঁর ভালো লাগে নি। এ বছরের জিলিধানের ফসল কাটবার সময় আসছে—এটা চরের বিশেষ ফসল। চরের জমির জল নেমে গেলেই কুষাণ পলিমাটিতে বীজ ছিটিয়ে দেয়, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ফসল গোলায় তোলে। এ বছরটা ছিল ভালো; ধানের শিষে সমস্ত মাঠ হি হি করছে। এবারকার ফসল বেদখল হলে ভারি লোকসান।

ম্যানেজার বললেন, সর্দার, একটা কাজ আছে। জসিমের জমিতে তোমাকে ধান আগলাতে হবে। একা তোমারই উপরে ভার। দেখব কেমন মরদ তমি।

ম্যানেজার তখনও দ্বধের স্নানের গ্রমোর হজম করে উঠতে পারেন নি। মিশিরকে হুকুম দিয়ে গ্রুড়গুর্ডি টানতে লাগলেন।

ধান কার্টার সময় এল। দিন নেই, রাত নেই, মিশির জসিমের খেতে পাহারা দেয়।

একদিন ভরা থেতে অন্য পক্ষের লোক হল্লা করে এল, মিশির ব্রক ফ্রালিয়ে বললে, বাবা-সকল, আমি থাকতে এ ধান তোমাদের ঘরে উঠবে না। সেলাম ঠ্রকে চলে যাও।

মিশির যত বড়ো সর্দার হোক, সেদিন সে একলা। যখন তাকে ঘেরাও করলে সে গ্রিটস্টি মেরে বসে স্বাইকে আট্কাতে লাগল।

অপর পক্ষের লোক বললে, দাদা, পারবে না। কেন প্রাণ দেবে।

মিশির বললে, নিমক খেয়েছি, প্রাণ যায় যাক; নিমকের মান রাখতেই হবে।

চলল দাঙ্গা—শ্ব্ধ, লাঠির মার হলে হয়তো মিশির ঠেকাতেও পারত। অপর পক্ষ শড়কি চালালো। একটা এসে বি°ধল মিশিরের পায়ে।

অপর পক্ষ আবার তাকে সতক করে বললে, আর কেন। এবার ক্ষান্ত দে ভাই।

মিশির বললে, মিশির সর্দার প্রাণের ভয় করে না, ভয় করে বেইমানির।

শেষকালে একটা শর্ডাক এসে বি°ধল তার পেটে। এটা হল মরণের মার। পর্নলিসের হাতে পড়বার ভয়ে অপর পক্ষ পালাবার পথ দেখলে। মিশির শর্ডাক টেনে উপড়ে, পেটে চাদর জড়িয়ে ছুটল তাদের পিছন-পিছন। বেশি দ্রের যেতে পারলে না। পড়ে গেল মাটিতে।

প্রিলস এল। মিশির জমিদারকে বাঁচাবার জন্য, তাঁর নামও করলে না। বললে, আমি জসিমের চাকরি নিয়ে তার ধান আগলাচ্ছিল্ম।

ম্যানেজার সব খবর পেলেন। গুরুগ্রুড়ি লাগলেন টানতে।

তাঁর দ্বধের স্নানের খ্যাতি—এ তো যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু, নিমক খেয়েছে ফ্রখন তখন প্রাণ দেওয়া—এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো ঘটেই থাকে। কিন্তু, দ্বধে স্নান!

তুমি ভাবো এই-যে বোঁটা কিছুই বুঝি নয়কো ওটা. ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো-বিমাখ হয়ে আজ যদি ও আলগা করে বাঁধন স্বীয় তখনি ফুল হয় যে পড়ো-পড়ো। বোঁটাই ওকে হাওয়ায় নাচায়, অপমানের থেকে বাঁচায়. ধরে রাখে স্থালোকের ভোজে: বুক ফুলিয়ে দেয় না দেখা. গোপনে রয় একা একা. নিচু হয়ে সবার উপর ও যে। বনের ও তো আদ্বরে নয়, শক্ত হয়ে দাঁডিয়ে রয়. গায়েতে ওর নাইকো অলংকার: রস জোগায় সে চুপে চুপে, থাকে নিজে নীরস রূপে. আপন জোরে বহে আপন ভার। কাঁটা যখন উৰ্ণচয়ে থাকে অহিংস্র কেউ কয় না তাকে— যতই কিন্তু কর্ক-না বদনাম, পশ্র কামড় থেকে যারে বাঁচিয়ে রাখে বারে বারে সেই তো জানে কাঁটার কত দাম।

### বাচম্পতি

দাদামশায়, তুমি তোমার চার দিকে যেসব পাগলের দল জমিয়েছিলে, গুর্ণ হিসেব করে তাদের বুঝি সব নম্বর দিয়ে রেখেছিলে? হ্যাঁ, তা করতে হয়েছে বই-কি। কম তো জমে নি।

২্যা, ৩। করতে হয়েছে বহ-াক। কম তো জমে ান। তোমার পয়লা নম্বর ছিলেন বাচস্পতি মশায়. তাঁকে আমার ভারি মজা লাগে।

আমার শ্ব্ধ্ব মজা লাগে না, আশ্চর্য লাগে। কারণ বলি—কবিতা লিখে থাকি। কথা বাঁকানো-চোরানো আমাদের ব্যাবসা। যে শব্দের কোনো সাদা মানে আছে তাকে আমরা ধ্বনি লাগিয়ে তার চেহারা বদল করি। সে এক রকমের জাদ্বিদ্যা বললেই হয়। কাজটা সহজ নয়। আমাদের বাচস্পতি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন যখন দেখল্ম তিনি একেবারে গোড়াগন্ড ভাষা বানিয়েছেন। কান দিয়ে ধর্নির রাস্তায় তার মানের রাস্তা খ্রুতে হয়। আমাদের কাজটাও অনেকটা তাই, কিন্তু এতদ্র পর্যন্ত নয়। আমরা তব্ব ব্যাকরণ অভিধান মেনে চলি। বাচস্পতির ভাষা চলত সে-সমস্তই ডিঙিয়ে। শ্বনলে মনে হত যেন কী একটি মানে আছে!—মানে ছিল বই-কি। কিন্তু, সেটা কানের সঙ্গে ধর্নি মিলিয়ে আন্দাজ করতে হত। আমার 'অন্ত্তুত-রঙ্গাকর' সভার প্রধান পশ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মশায়। প্রথম বয়সে পড়াশ্বনা করেছিলেন বিস্তর, তাতে মনের তলা পর্যন্ত গিয়েছিল ঘ্রলিয়ে। হঠাৎ এক সময়ে তাঁর মনে হল, ভাষার শব্দগ্রেলা চলে অভিধানের আঁচল ধরে। এই গোলামি ঘটেছে ভাষার কলিয়্রে। সত্যম্বে শব্দগ্রেলা আপনি উঠে পড়ত ম্বে। সঙ্গে সংগই মানে আনত টেনে। তিনি বলতেন, শব্দের আপন কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে। একদিন একটা নম্বা শ্রনিয়ে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। বললেন, আমার নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে 'দিন রাত তোমার ঐ হিদ্হিদ্ হিদিক্কারে আমার পাঁজঞ্জ্রিতে তিড়িত ক লাগে', তখন তার মানে বোঝাতে পশ্ভতকে ভাকতে হয় নি। যেমন পিঠে কিল্ মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না।

সভাপতি একদিন বিষয়টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে বাচম্পতি, সেই ছেলেটার কী দশা হল।

বাচম্পতি বললেন, সে ছেলেটার ব্ঝিকিন্ গোড়া থেকেই ছিল ব্ঝভুম্ব্ল গোছের। তার নাম দিয়েছিলাম বিচ্কুম্কুর।

মথ্রবাব্র জিজ্ঞেস করলেন, ও নামটা কেন।

বাচন্দতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচ্কুম্কুর। পাঠশালার পেডেন্ডোকে দেখলেই তার আন্তারা যেত ফুস্কালিয়ে। বুকের ভিতরে করতে থাকত কুড়ুকুরর কুড়ুকুরর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্কে যাবে, এ কথাটা বলেছিল পাড়ার সবচেয়ে যে ছিল পেড়ান্বর হুড়ুম্নিক। একট্র রস্ক্র —ব্বিয়ে বলি। পেডেন্ডো কথাটা বালিন্বীপের কাছে পেয়েছি। তাদের মুথের পাড়িত শব্দটা আপনিই হয়ে উঠেছে পেডেন্ডো। ভেবে দেখুন, কত বড়ো ওজন, ওর বিদ্যের বোঝা ঠেলে নিয়ে যেতে দশবিশ জন ডিগ্রিথারী জোয়ানের দরকার হয়। আর পণ্ডিত—ছোঃ, তুড়ি দিয়ে তুড়তুড়ুং করে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

অটলদা বললেন, বাচ স্পতি, তোমার আজকেকার বর্ণনাটা যে একেবারেই চলতি গ্রামাভাষায়। এ তোমাকে মানায় না। সেই সেদিন যে সাধ্ভাষা বেরিয়েছিল তোমার মুখ দিয়ে, যার সধ্বংস্নিত হাদিকো ব্দব্বিধদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি করে ওঠে, সেই ভাষার একট্ব নম্বা আজ এদের শ্বিনয়ে দাও। যে ভাষায় ভারতের ইতিহাসটি গেথেছ, যার গ্রহ্বভার হিসেব করে বলেছিলে ভ্রত্মানিত ভাষা, তার পরিচয়টা চাই। শ্বনে এদের সকলের আন্তারা ফাঁচ্কলিয়ে যাক।

বাচম্পতি মশায় শ্রে করলেন, সম্মম্মরাট সম্দ্রগ্তের ক্রেক্টাকৃষ্ট ছরিৎ-গ্রম্ভি প্যাসন উত্থাংসিত—

একজন সভাসদ বললেন, বাচম্পতি মশায়, উত্থ্রংসিত কথাটা শোনাচ্ছে ভালো, ওর মানেটা ব্রঝিয়ে দিন।

পণ্ডিতজি বললেন, ওর মানে উত্থ্যংসিত।

তার মানে ?

তার মানে উত্থ্যংসিত।

৬৬(ক)

' অর্থাৎ ?'

অর্থাৎ, তার মানে হতেই পারে না। মেরেকেটে একটা মানে দিতেও পারি। কী রকম।

ভিরন্রিংগট্ট।

আর বলতে হবে না, ম্পণ্ট বুর্ঝেছি, বলে যান।

বাচম্পতি আবার শ্রুর করে দিলেন, সম্মন্মরাট সম্দুগ্রুপ্তের ক্লেখকটাকৃষ্ট ছরিংগ্রমান্ত পর্যাসন উত্থ্যাসত নিরংকরালের সহিত্—

মথ্রবাব্র ম্থের দিকে চেয়ে বললেন, কেমন মশায়, ব্ঝেছেন তো নিরং-করাল—

একেবারে জলের মতো। ওর চেয়ে বেশি ব্রুতে চাই নে—ম্শাকিল হবে। বাচম্পতি আবার ধরলেন, নিরংকরালের সহিত অজাতশার অপরিপর্যামিত গার্পরায়ণকে পরমন্তি শয়নে সম্সদ্গারিত করিয়াছিল।

এই পর্যন্ত বলে বাচম্পতি মুশায় একবার সভাস্থ সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, দেখুন একবার, সহজ কাকে বলে। অভিধানের প্রয়োজনই হয় না।

সভার লোকেরা বললে, প্রয়োজন হলেই বা পাব কোথায়।

বাচস্পতি মশায় একটা চোখ টিপে বললেন, ভাবখানা বুঝেছেন তো?

মথ্রবাব্ বললেন, ব্রেছি বই-কি। সম্দ্রগ্র্ত অজাতশন্ত্রকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। আহা, বাচম্পতি মশায়, লোকটাকে একেবারে সম্সদ্গারিত করে দিলে গো—একেবারে প্রমন্তি শয়নে।

বাচম্পতি বললেন, ছোটোলাট একবার এসেছিলেন আমাদের পাড়ার স্কুলে বুটের ধুলো দিয়ে যেতে। তখন আমি তাঁকে এই ব্যুগবুলব্লি ভাষার একটা ইংরেজি তর্জমা শ্নিয়েছিল্ম।

मভाञ्थ मकल्वरं वललन, रेश्ति कि एमाना याक।

বাচম্পতি পড়ে গেলেন, দি হাব্বার্জ্ব্রাস ইন্ফ্যাচুফ্ব্রেশন অব আক্বর ডবেণিডক্যালি ল্যাসেরটাইজট্ দি গর্ব্যাণ্ডজম্ অফ হ্র্মায়্ন।—শ্বনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম্ বনে গিয়েছিলেন; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফ্রম্কায়ত। হেড পেডেণ্ডোর টিকির চার ধারে ভেরেণ্ডম্ লেগে গেল, সেক্রেটার চোকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে উঠলেন। ছেলেগ্বলোর উজব্ব্যাক্তাক্র্যেড়াম দেখে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচুঞ্ব্সের একেবারে চিক্চাক্র্যামদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিল্ম।

সভাপতি বললেন, বাচম্পতি, এইখানেই ক্ষান্ত দাও হে, আর বেশিক্ষণ চললে পরাগগলিত হয়ে যাব। এখনি মাথাটার মধ্যে তাজ্ঝিম্ মাজ্ঝিম্ করছে।

বাচম্পতি আর কিছ্বিদন বে'চে থাকলে সভাপতির ভাষা এতদিনে ওঁদের ম্থব্দ্ব্দী শব্দে রঝম্ গঝম্ করে উঠত।

\* \*

যার যত নাম আছে সব গড়া-পেটা, যে নাম সহজে আসে দেওয়া যাক সেটা— এই বলে কাউকে সে ডাকে ব্জুকুল, আদর্ম ডাকত সে যে ছিল অতুল। মোতিরাম দাস নিল নাম মুচকুস, কাশিরাম মিত্তির হল প্রচফ্রস। পাঁশগাড়ি নাম নিল পাঁচকড়ি ঘোষ, আজ হতে বাজ্রাই হল আশ্বতোষ। ভূষকুড়ি রায় হল শ্রীমজ্মদার, কুর্দম হয়ে গেল যে ছিল কেদার। যেদিন যুখীরে নাম দিল ভুজকুশি, र्সापन स्वाभीत साथ रल घुरवाघ्रीय। পিচ্কিনি নাম দিল যবে ললিতারে দাদা এসে রাস্কেল বলে গেল তারে। মিঠে মিঠে নাম যত মানে দিয়ে ঘেরা, সে বলত, ভাবীকালে রবে না তো এরা— পিত্ত নাশিবে নাম যদি হয় তিতো. ভজকালি নাম দেখো আমি নিয়েছি তো। পাড়ার লোকেরা বলে ঘিরে তার বাড়ি, ভাবীকালে পেণছিয়ে দিব তবে গাড়ি। বেচারা গতিক দেখে দিল মুখ ঢাকা. পিছে পিছে তাড়া করে মেসো আর কাকা। দিয়েছিল যে মেয়ের নাম উজকৃডি. সঙ্গে উকিল নিয়ে এল তার খুড়ি। শ্নলে সে কেস্ হবে ডিফামেশনের, ছেডে দিলে কাজ নাম-পরিবেশনের।

### পান্নালাল

দাদামশায়, তোমার পাগলের দলের মধ্যে পাশ্লালাল ছিল খুব নতুন রকমের। জান, দিদি? পাগলরা প্রত্যেকেই নতুন, কারও সঙ্গে কারও মিল হয় না। যেমন তোমার দাদামশায়। বিধাতার নতুন পরীক্ষা। ছাঁচ তিনি ভেঙে ফেলেন। সাধারণ লোকের ব্দিধতে মিল হয়, অসাধারণ পাগলের মিল হয় না। তোমাকে একটা উদাহরণ দেখাই।—

আমার দলে একজন পাগল ছিল, তার নাম গ্রিলোচন দাস। সে তিন ক্রোশ পথ না ঘ্রের কখনো বাডি যেত না।

জিজ্ঞাসা করলে বলত, বাবা, যমের চর চার দিকে ঘ্রের বেড়াচ্ছে, তাদের ফাঁকি দিতে না পারলে রক্ষে নাই। জান তো, আমার বাবা ছিলেন কী রকম একগ্রের মান্য? পাগল বললেই হয়। কোনোমতেই আমার পরামর্শ মানতেন না। বরাবর তিনি সিধে রাস্তায় বাঞ্চ গিয়েছেন—তার পরে জান তো? আজ তিনি কোথায়।

আর, আমি আজ সাত বছর ধরে পশ্চিমম্বেখা রাস্তা ধরে আমার প্রবের দিকের বাড়িতে যাই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, ভোজ্বমণ্ডলের বাড়িতে আমার প্রজোর নেমন্তর।

জগতে যত ব্রুদ্ধিমান আছে সকলেই সিধে রাস্তায় বাড়ি যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল একজন আছে যে বাড়ি যেতে তিন ক্রোশ পথ বে'কে যায়।

আমার দ্বইনন্বরের কথা শোনো; সে বাচম্পতির কথা শ্বনে বলত, আহা, লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। আর, বাচম্পতি তার কথা শ্বনে মুখ টিপে হাসতেন: বলতেন, এই লোকটার মগজে আছে ব্রজগ্মন্বলের বাসা।

প্রেসিডেন্ বললেন, কী হে হাজরা, তোমার বাড়ির হয়েছিল কী।

এতকালের পৈতৃক ঘরটা পথের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। এমন দেড়ি মারলে, কোনো চিহ্ন রাখলে না কোথাও।

বল কী।—

আজে হ্যাঁ মহারাজ। কলকাতায় হয়েছি মানুষ, বাবার মৃত্যুর পর কিছু টাকা এল হাতে। ঠিক করলেম, পৈতৃক ভিটেটা একবার দেখে আসা দরকার। সেই ভিটের কথা এইটুকু মান্র জানতুম—পাঁচকুণ্ডু গ্রামে ছিল তার ভিত্ত, ভোজুমাটার সাড়ে সাত ক্রোশ তফাতে। শৃভদিন দেখে নৌকো করে পেণছলাম ভোজুমাটার। কেউ ঠিকানা বলতে পারলে না। চললেম খুঁজে বের করতে, মুদির দোকান থেকে চিণ্ড়ে মুড়িক নিলুম বেংধে। সাত ক্রোশ পার হতে বাজল রাভির ন'টা। চার দিকে পোড়ো জমি, আগাছায় জঙ্গল, ভিটের কোনো চিহ্ন নাই। বারবার যাওয়া-আসা করেছি, ভিটে খুঁজে পাই নে। রাহতার দোকানি আমাকে দেখে কী ভাবলে কে জানে, দুর্দশার কথা শ্নল আমার কাছে। বললে, এক কাজ করো বাপ্র, বোড়োগ্রামে বিখ্যাত গণংকার মধ্বস্দন জ্যোতিষী কুণ্ঠি দেখে তোমার ভিটের খবর দিতে পারবেন।

কোথা থেকে তিনি খবর পেয়েছেন আমার হাতে কিছু মাল আছে। খুব ফ্র্মার্ত করে গণনায় বসে গেলেন। অনেক আঁকজোঁক কেটে শেষকালে বললেন. আপনার ঘরের সঙ্গে রাস্তার ঘোরতর মন-ক্ষাক্ষি হয়ে গেছে; একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ; ভিটে রেগে দৌড় মেরেছে মাসির বাড়িতে।

বাসত হয়ে বললেম, মাসির বাড়িটা কোথায়।

শ্বনে বিশ্বাস করবেন না, একেবারে সাত হাত মাটির নিচে। ঐখানে মান্ব হয়েছিল, ঐখানেই মুখ ল্বিকয়েছে।

তা হলে এখন উপায়?

আছে উপায়। আপনি যান কলকাতার ফিরে, উপযুক্ত-মতো কিছু টাকা রেখে যান। ঠিক সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে আসবেন। মাসিকে খুনিশ করে আপনার পৈতৃক বাড়ি ফিরিয়ে আনব। কিন্তু, কিছু দক্ষিণা লাগবে।

ু আমি বললেম, তা যত লাগে লাগ্যক, আপনি ভাববেন না। পৈতৃক ভিটে আমার চাই।

আশ্চর্য জ্যোতিষীর বাহাদ্বি। সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে এসে ভোজ্বঘটার থেকে মেপে ঠিক সাড়ে সাত ক্রোশ পের্ল্ম। যেখানে কিছ্ব ছিল না সেখানে বাসাটা উঠেছে মাথা তুলে। আমি বলল্ম, কিন্তু গণকঠাকুর, বাসাটা হ্লো ঠেকছে একেবারে চাঁছাপোছা নতুন?

গণকঠাকুর বললেন, হবে না? মাসির বাড়িতে খেয়েদেয়ে একেবারে চিক্চিকিয়ে উঠেছে!

আপনারা হাসাহাসি করছেন, কিন্তু এ একেবারে আমার স্বচক্ষে দেখা। আমকাঠের দরজাজানালা আর তালকাঠের কড়িবরগা। আমার কলেজি বন্ধ্রা কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চেরেছিল। আমার বাল্বকডাঙার বিখ্যাত পণিডত হাজারী-প্রসাদ দিববেদীকে ডাকিয়ে আনল্বম বিধান দিতে। তিনি বললেন, সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে পথের সঙ্গে ঘরের আড়াআড়ি নিয়ে।

এর বৈশি আর একটিও কথা বলতে চাইলেন না। আমি কলকাতার বন্ধ্বদের ঠেলা দিয়ে বলল্ম, কেমন!

পাল্লালালের গলপটা শ্বনে বাচম্পতি ম্বচকে হেসে বললেন, ভোরম্ভোল।

\* \*

মাটি থেকে গড়া হয়, পর্ন হয় মাটি,
আবার গড়িতে তারে দিনরাত খাটি।
একই মসলায় তারে ভাঙে আর গড়ে,
প্রোনোটা বারে বারে ন্তনেতে চড়ে।
গেছে যাহা তাও আছে, এই বিশ্বাসে
ফাঁকা যেথা সেথা মন ফিরে ফিরে আসে।

## **ठ**क्की

জানোই তো সেদিন কী কাপ্ড। একেবারে তালিয়ে গিয়েছিলেম আর-কি, কিল্তু তলার কোথায় যে ফ্রটো হয়েছে তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি। না মাথা ধরা, না মাথা ঘোরা, না গায়ে কোথাও বাৢথা, না পেটের মধ্যে একট্ও খোঁচাখানির তাগিদ। যমরাজার চরগালি খবর আসার সব দরজাগালো বন্ধ করে ফিস্ ফিস্করে মন্ত্রণা করছিল। এমন স্ক্রিধে আর হয় না! ডাক্তারেরা কলকাতায় নন্ধই মাইল দ্রে। সেদিনকার এই অবস্থা।

সর্ন্থে হয়ে এসেছে। বারান্দায় বসে আছি। ঘন মেঘ করে এল। বৃণিউ হবে বৃনিঝ। আমার সভাসদ্রা বললে, ঠাকুরদা, একসময় শ্বনেছি তুমি মৃথে মৃথে গলপ বলে শোনাতে, এখন শোনাও না কেন।

আর-একট্র হলেই বলতে যাচ্ছিল্ম, ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে বলে। এমনসময় একটি ব্দিধমতী বলে উঠলেন, আজকাল আর ব্রিঝ তুমি পার না? এটা সহ্য করা শক্ত। এ যেন হাতির মাথায় অঙকুশ। আমি ব্রুলম্ম, আজ আমার আর নিস্তার নেই। বলল্ম, পারি নে তা নয়—পারি। তবে কিনা—

বাকিটা আর বলা হল না। মনে মনে তখন রাজপ্রতনা থেকে গল্প তলপ করতে অনুরুভ করেছি। খানিকটা কাশল্ম। একবার বলল্ম, রোসো, একবার একট্রখানি দেখে আসি, কে যেন এল।

কেউ আসে নি। শেষকালে বসতে হল।

যমদ্তগ্রলো মোটের উপরে হাঁদা। একটা নড়তে গেলেই ধ্বপধাপ করে শব্দ করে, আর তাদের শেলশ্ল-ছ্রিছোরাগ্রলো ঝন্ঝানিরে ওঠে। সেদিন কিন্তু এক্রেবারে নিঃশব্দ।—

সন্ধ্যা হয়েছে, পথিক চলেছেন গোর্র গাড়িতে করে। পরিদন সকালে রাজমহলে পেণছলে নৌকো নিয়ে তিনি যাত্রা করবেন পশ্চিমে। তিনি রাজপ্ত, তাঁর নাম অরিজিংসিংহ। বাংলাদেশে ছোটো কোনো রাজার ঘরে সেনাপতির কাজ করতেন। ছ্বটি নিয়ে চলেছেন রাজপ্তনায়। রাত্রি হয়ে এসেছে। গাড়িতে বসেবলে ঘ্নিয়ের পড়েছেন। হঠাং একসময় জেগে উঠে দেখলেন, গাড়ি চলেছে বনের মধ্যে। গাড়োয়ানকে বললেন, ঘাটের রাস্তা ছেড়ে এখানে কেন।

গাড়োয়ান বললে, আমাকে চিনলেই ব্ৰুঝবেন কেন।

তার পার্গাড়িটা অনেকখানি আড় করে পরা ছিল। সোজা করে পরতেই অরিজিং বললেন, চিনেছি। ডাকাতের সর্দার পরাক্রমসিংহের চর তুমি। অনেক-বার তোমার হাতে পড়েছিলুম, এড়িয়ে এসেছি।

সে বললে, ঠিক ঠাওরেছেন, এবার এড়াতে পারছেন না। চল্লন আমার মনিবের কাছে।

অরিজিং ব**ললেন, উপায় নেই, যেতেই হবে। কিন্তু, তোমাদের ইচ্ছে প**্র্ণ হবে না।

গাড়ি চলল বনের মধ্যে। এর আগের কথাটা এবার খুলে বলা যাক।—

অরিজিৎ বড়ো ঘরের ছেলে। মোগল সমাট তাঁর রাজ্য নিলে কেড়ে, তিনি এলেন বাংলাদেশে পালিয়ে। এখান থেকে তৈরি হয়ে একদিন তাঁর রাজ্য ফিরে নেবেন, এই ছিল তাঁর পণ। এ দিকে পরাক্রমিসং মুসলমানদের হাতে তাঁর বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে ডাকাতের দল বানিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে; অরিজিতের সঙ্গো বিবাহ হয়, এই ছিল তাঁর চেণ্টা। কিন্তু, জাতিতে তিনি অরিজিতের সমান দরের ছিলেন না, তাঁর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে অরিজিৎ রাজি নন।

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। তাঁকে পরাক্রমের দরবারে এনে দাঁড় করালে পরাক্রম বললেন, ভালো সময়েই এসেছ, বিয়ের লগ্ন পড়বে আর দ্ব দিন পরে। তোমার জন্য বরসঙ্জা সব তৈরি।

অরিজিৎ বললেন, অন্যায় করবেন না। সকলেই জানে, আপনার গ্রুণ্টিতে মুসলমান রক্তের মিশল ঘটেছে।

পরাক্তম বললেন, কথাটা সত্য হতেও পারে, সেইজন্যেই তোমার মতো উচ্চ কুলের রক্ত মিশল করে আমার বংশের রক্ত শ্বধরে নেবার জন্যে এতাদন চেষ্টা করেছি। আজ স্বযোগ এল। তোমার মানহানি করব না। বন্দী করে রাখতে চাই নে, ছাড়া থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, এই বন থেকে বেরোবার রাস্তানা জানলে কারোর সাধ্যি নেই এখান থেকে পালায়। মিছে চেষ্টা কোরো না, আর ষা ইচ্ছা করতে পার।

রাত্রি অনেক হয়েছে। অরিজিতের ঘ্রম নেই, বসেছেন এসে কাশিনী নদীর ঘাটে বটগাছের তলায়। এমনসময় একটি মেয়ে, মর্থ ঘোমটায় ঢাকা, জাঁকে এসে বললে, আমার প্রণাম নিন। আমি এখানকার স্পাষ্টের মেয়ে। আমার নাম

রঙনকুমারী। আমাকে সবাই চন্দনী বলে ডাকে। আপনার সঙ্গে পিতাজি আমার বিবাহ অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করেছেন। শ্নলেম, আপনি রাজি হচ্ছেন না। কারণ কী বল্বন আমাকে। আপনি কি মনে করেন আমি অস্পৃশ্য।

অরিজিং বললেন, কোনো মেয়ে কখনো অস্পূদ্য হয় না, শাস্তে বলেছে।
তবে কি আমাকে দেখতে ভালো নয় বলে আপনার ধারণা।
তাও নয়, আপনার র্পের স্নাম আমি দ্রে থেকে শ্নেছি।
তবে আপনি কেন কথা দিচ্ছেন না।

অরিজিং বললেন, কারণটা খুলে বলি। করঞ্জরের রাজকন্যা নির্মলকুমারী আমার বহ্বদ্র-সম্পর্কের আত্মীয়া। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি। তিনি আজ বিপদে পড়েছেন। মুসলমান নবাব তাঁর পিতার কাছে তাঁর জন্যে দতে পাঠিয়েছিলেন। পিতা কন্যা দিতে রাজি না হওয়াতে যুন্ধ বেধে গেল। আমি তাঁকে বাঁচিয়ে আনব, ঠিক করেছি। তার আগে আত্ম-কোথাও আমার বিবাহ হতে পারবে না, এই আমার পণ। করঞ্জর রাজ্যটি ছোটো, রাজার শক্তি অলপ। বেশি দিন যুন্ধ চলবে না জানি, তার আগেই আমাকে যেতে হবে। চলাছিলেম সেই রাস্তায়, পথের মধ্যে তোমার পিতা আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। কী করা যায় তাই ভাবছি।

মেয়েটি বললে, আপনি ভাববেন না। এখান থেকে আপনার পালাবার বাধা হবে না, আমি রাস্তা জানি। আজ রাত্রেই আপনাকে বনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখ বে'ধে নিয়ে ষেতে হবে, কেননা এ বনের পথের সংকেত বাইরের লোককে জানতে দিতে চম্ভেশ্বরীদেবীর মানা আছে; তা ছাড়া আপনার হাতে পরাব শিকল। তার যে কী দরকার পথেই জানতে পারবেন।

অরিজিং চোথবাঁধা হাতবাঁধা অবস্থায় ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চন্দনীর পিছন-পিছন চললেন। সে রাত্রে ডাকাতের দল সবাই ভাঙ খেয়ে বেহোঁশ। কেবল পাহারায় যে সর্দার ছিল সেই ছিল জেগে। সে বললে, চন্দনী, কোথায় চলেছ।

**ठन्पनी** वलाल, रमवीत मन्पित।

ওই বন্দীটি কে।

বিদেশী, ওকে দেবীর কাছে বলি দেব। তুমি পথ ছেড়ে দাও। সে বললে, একলা কেন।

দেবীর আদেশ, আর-কাউকে সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।

ওরা বনের বাইরে গিয়ে পে'ছিল, তখন রাত্রি প্রায় হয়েছে ভোর। চন্দনী অর্নিজিংকে প্রণাম করে বললে, আপনার আর ভয় নেই। এই আমার কঙ্কণ, নিয়ে যান, দরকার হলে পথের মধ্যে কাজে লাগতে পারে।

অরিজিৎ চললেন দ্রেপথে। নানা বিঘা কাটিয়ে যতই দিন যাচ্ছে ভয় হতে লাগল, সময়মত হয়তো পেণছতে পারবেন না। বহুকটে করঞ্জর রাজ্যের যথন কাছাকাছি গিয়েছেন খবর পেলেন, যুন্ধের ফল ভালো নয়। দুর্গ বাঁচাতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, মুসলমানেরা দখল করে নিতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। অরিজিৎ আহারনিদ্রা ছেড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছুর্টিয়ে যখন দুর্গের কাছাকাছি গিয়েছেন, দেখলেন, সেখানে আগ্রন জবলে উঠেছে। ব্রুলেন মেয়েরা জহরবত নিয়েছে। হার হয়েছে তাই সকলে চিতা জ্বালিয়েছে মরবার জন্যে। অরিজিৎ কোনোমতে দুর্গে পেণছলেন। তখন সমসত শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা আর কেউ নেই। পুরুর্ষরা তাদের শেষ লড়াই লড়ছে। নিমেলকুমারী রক্ষা পেল কিন্তু সেম্তুর হাতে, তাঁর হাতে নয় এই দুঃখ। তখন মনে পড়ল চন্দনী তাঁকে বলেছিল,

তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে পর তোমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে ; সেজন্যে, যতাদন হোক, আমি পথ চেয়ে থাকব।

তার পর দুই মাস চলে গেল। ফাল্গানের শ্রুপক্ষে অরিজিং সেই বনের মধ্যে পেণছলেন। শাঁখ বেজে উঠল, সানাই বাজল, সবাই পরল নতুন পার্গাড় লাল রঙের, গায়ে ওড়াল বাসন্তীরঙের চাদর। শ্বভলন্নে অরিজিতের সংগে চন্দনীর বিবাহ হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত হল আমার গলপ। ার পরে বরাবরকার অভ্যাসমত শোবার ঘরের কেদারায় গিয়ে বসলম। বাদলার হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে-হবে করছে। স্থাকান্ত দেখতে এলেন, দরজা জানালা ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না। এসে দেখলেন, আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোনো উত্তর নেই। স্পর্শ করে বললেন, ঠাপ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, চলুন বিছানায়।

কোনো সাড়া নেই। তার পরে চৌর্যাট্ট ঘণ্টা কাটল অচেতনে।

\* \*

দিন-খাট্মনির শেষে বৈকালে ঘরে এসে আরামকেদারা যদি মেলে. গল্পটি মনগড়া. কিছু, বা কবিতা পড়া, সময়টা যায় হেসেখেলে। হেথায় শিমুলবন. পাথি গায় সারাখন, ফুল থেকে মধ্য খেতে আসে। ঝোপে ঘুঘু বাসা বেংধ সারাদিন সূর সেধে আধো ঘুম ছড়ায় বাতাসে। গোয়ালপাডার গ্রামে মেয়েরা নদীতে নামে. কলরব আসে দূর হতে। চারি দিকে ঢেউ তোলে. বটছায়া জলে দোলে. বালিকা ভাসিয়া চলে স্লোতে। দিয়ে জুই বেল জবা সাজানো সুহৃদ্সভা. আলাপপ্রলাপ জেগে ওঠে— ঠিক স্কুরে তার বাঁধা, মুলতানে তান সাধা. গল্প শোনার ছেলে জোটে। c

### **ध्व**श्म

দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বাল।—

প্যারিস শহরের অন্প একট্ব দ্রে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্যাঁ। তাঁর সারা জীবনের শর্খ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণ্ব মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল করে নতুন রকমের স্টি তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফ্লের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যেন জাদ্ব করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ আঁটি যেত উড়ে, খোসা যেত খসে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস তার মেয়াদ কমে হত দ্ব মাস। ছিলেন গরিব, ব্যাবসাতে স্ববিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, কী ফ্লে ফ্রেটছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাছে।

তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খ্ব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রের আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সিঙ্গনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমতো ব্লিধ করে কলমের জোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজের হাতে মাটি খ্ড়তে, বীজ ব্লতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এ ছাড়া রেংধবেড়ে বাপকে খাওয়ানো, কাপড় শেলাই করে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া—সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেস্ট্নোট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধ্মাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওয়া জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মাণমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে দ্বটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেরেটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে আসত; কানে কানে জিগ্গেস করত, শ্বভাদন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত; বাপকে ছেড়ে সে কিছ্বতেই বিয়ে করতে চাইত না।

জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল ল্বকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না, বাবা। আমাদের এই বাগানকৈ প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেরেটি তখন হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করে তোলবার পরখ করছিল। বাপ বলোছিলেন্টু হবে না; মেয়ে বলোছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যশ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে জাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ। ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল দ্ব দিনের ছ্বটিতে রণক্ষের থেকে খবর দিতে বে, পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই স্থবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফ্লবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণস্বদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগানিট। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইট্বুক্, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল প'চিশ মাইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জার, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধ্বলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দ্বই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহ্ব-কালের-জড়ো-করা মন-মাতানো শিলেপর কাজ। মান্বের হাতের তেমন গ্রণপনা আর-কখনো হয় নি, হবে না। য্থেধ চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কার্দানিতে সভ্যতার অশ্ভূত বাহাদ্বির। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গ্রণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের আঁচড়ে কামড়ে ছি'ড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিল্ম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছ্ব বলতে মন যায় না।

\* \*

মান্য সবার বড়ো জগতের ঘটনা. মনে হত. মিছে না এ শাস্ত্রের রটনা। তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি যথন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি। ভোরবেলা জানালায় পাখিগ,লো জাগালে ভাবিতাম, আছি যেন স্বর্গের নাগালে। মনে হত, পাকা ধানে বাঁশি যেন বাজানো, মায়ের আঁচল-ভরা দান যেন সাজানো। তরী যেত নীলাকাশে সাদা পাল মেলিয়া প্রাণে যেত অজানার ছায়াখানি ফেলিয়া। বানো হাঁস নদীপারে মেলে যেত পাখা সে. উতলা ভাবনা মোর নিয়ে যেত আকাশে। নদীর শ্বনেছি ধর্বনি কত রাতদ্বপ্ররে. অপ্সরী ষেত যেন তাল রেখে ন্পুরে। প্লার বেজেছে বাঁশি ঘুম হতে উঠিতেই. প্রজায় পাডার হাওয়া ভরে যেত ছুটিতেই। বন্ধুরা জুটিতাম কত নব বরষে. সুধায় ভরিত প্রাণ সুহৃদের পরশে।

পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে
সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খি'চিয়ে।
সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিন, জানি তা—
আজ দেখি কী অশ্রচি, কী যে অপমানিতা।
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সবচেয়ে কাজ মান্বকে পেষণের।
মান্যের সাজে কে যে সাজিয়েছে অস্বরে,
আজ দেখি 'পশ্র' বলা গাল দেওয়া পশ্রের।
মান্যকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা,
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।
দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে,
তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রমসংশোধনে।
আজ তিনি নরর্পী দানবের বংশে
মান্য লাগিয়েছেন মান্যের ধরংসে।

#### ভালোমাত্রয

ছিঃ, আমি নেহাত ভালোমানুষ।

কুসমি বললে, কী যে তুমি বল তার ঠিক নেই। তুমি যে ভালোমান্য সেও কি বলতে হবে। কে না জানে, তুমি ও পাড়ার লোটনগ্র্ভার দলের স্পার নও। ভালোমান্য তুমি বল কাকে।

এইবার ঠিক প্রশ্নটা এসেছে তোমার মুখে। ভালোমানুষ তাকেই বলে যে অন্যায়ের কাছেও নিজের দখল ছেড়ে দেয়, দরাজ হাতের গুলে নয়, মনের জোর নেই বলেই।

যেমন ?

যেমন আজই ঘটেছিল সকালে। বেশ একট্খানি গ্রছিয়ে নিয়ে লিখতে বসেছিল্ম, এমনসময় এসে হাজির পাঁচকড়ি। একেবারে সাহারা থেকে সিম্ম হাওয়া বয়ে গেল, শ্রিকয়ে গেল মনের মধ্যে যা-কিছ্র ছিল তাজা। ঐ একটি প্রাণী বিধাতার কারথানা থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়েছিল, কোনো মান্বের সঙ্গে কোনোখানেই জোড় মেলে না। এক সময়ে ক্যাল্কাটাকে উচ্চারণ করেছিল কালকুটা, সেই অর্বাধ সবাই ওকে ডাকত কালোকুতা। শ্রনতে শ্রনতে সেটা ওর কানে সয়ে গিয়েছিল। ইস্কুলে কেউ ওকে দেখতে পারত না। একদিন আমাদের রমেন 'রাস্কেল' বলে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘ্রাষয়ে ওর নাক বাঁকিয়ে দিয়েছিল; বলে রেখেছিল, এর পরের বারে কান দেবে বাঁকা করে।

এসেই সে বসল আমার লেখাপড়া করার চেচিকিটাতে। ভালোমান্বের মৃথ দিয়ে বেরোল না, ওখানে আমি কাজ করব। ডেস্কের উপর ঝ্রেক যেন অন্যমনে এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে দোষ হত না যে, ওগ্ললো দরকারি জিনিস, ঘাঁটাঘাঁটি কোনো না। কিন্তু—কী আর বলব। বললে, অনেককাল দেখা

সাক্ষাং হয় নি। শ্বন্ করলে, আহা আমাদের সেই ইম্কুলের দিন ছিল কী স্থের। গলপ লাগালে খোঁড়া গোবিন্দ ময়বার। দেখি, আসেত আসেত সরে যাচ্ছে আমার সোনা-বাঁধানো ফাউন্টেন-পেনটা, চাদরের আড়ালে ওর পকেটের দিকে। বললেই হত, ভুল করছ, কলমটা তোমার নয়, ওটা আমার। কিন্তু, আমি যে ভালোমান্য, ভদ্রলোকের ছেলে— এতবড়ো লঙ্জার কথা ওকে বলি কী করে। ওর চুরিকরা হাতটার দিকে চাইতেই পারল্ম না। সন্দেহ করছি লোকটা বলে বসবে, আজ এখানেই খাব। বলতে পারব না, না, সে হবে না। ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠেছি। হঠাং মাথায় ব্রন্ধি এল; বলে বসল্ম, রমেনের ওখানে আমাকে এখান যেতে হবে।

কালোকুতা বললে, ভালো হল, তোমার সঙ্গে একত্রেই যাওয়া যাক। ইস্কুল ছেডে অর্বাধ তার সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি।

কী মুশ্কিল। ধপ্ করে বসে পড়লুম। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললুম, বৃষ্টি পড়ছে দেখছি।

ু ও বললে, তাতে হয়েছে কী। আমার ছাতা নেই, কিন্তু তোমার সংগে এক ছাতাতেই যেতে পারব।

আর কেউ হলে জাের করেই বলত, সে হবে না। কিন্তু, আমার উপায় নেই। তা, ভালােমান্য হলেও বিপদে পড়লে আমার মাথাতেও বৃন্ধি জােগায়। আমি বলল্ম, অত অস্ববিধা করবার দরকার কী। তার চেয়ে বরণ্ড ছাতাটা তুমি নিয়ে যাও, যখনি স্যোগ হবে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

আর সে তিলমাত্র দেরি করল না। বললে, ॰ল্যানটা শোনাচ্ছে ভালো।

ছাতাটা বগলে করে চট্পট্ সরে পড়ল। ভয় ছিল, ফাউন্টেন-পেনের খোঁজ উঠে পড়ে। ছাতা ফেরাবার স্থোগ কোনোদিনই হবে না। হায় রে, আমার পনেরো টাকা দামের সিল্কের ছাতাটা। ছাতা ফিরবে না, ফাউন্টেন-পেনও ফিরবে না, কিন্তু সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে—সেও ফিরবে না।

কি বল, দাদামশায়! তোমার সেই ফাউপ্টেন-পেন, সেই ছাতা, তুমি ফিরে পাবে না?

ভদু বিধান-মতে ফিরে পাবার আশা নেই।

আর, অভদ্র বিধান-মতে?

ভালোমান বের কুষ্ঠিতে সে লেখে না।

আমি তো ভালোমান্ব নই, আমি তাকে চিঠি লিখব— তোমার সে কথা জানবার দরকার হবে না।

আরে ছিছি, না না, সে কি হয়। আর, লিখে হবেই বা কী। সে বলবে, আমি নিই নি।

জানি, ও তাই বলবে। কিন্তু, আমরা যে জেনেছি ও চুরি করেছে, সেইটেই ওকে আমি জানাতে চাই।

সর্বনাশ! ঠিক সেইটেই ওকে জানাতে চাই নে—ভদ্রলোকের ছেলে চুরি করেছে— ছিছি, কতবড়ো লজ্জার কথা। আমার এমন কত গেছে, তুমি তখন জন্মাও নি। তখন রাউনিঙের কবিতার আদর নতুন বেড়েছে। খুব আগ্রহ করে পড়ছিল্ম। আমার সাহিত্যিক বন্ধকে উৎসাহ করে একটা কবিতা পড়ে শোনাল্ম। তিনি বললেন, এ বইটা আমার নিশ্চর পড়া চাই, তিন দিন পরেই ফিরিয়ে দেন। আমার ম্খ শ্বিকয়ে গেল। বলল্ম, এটা আমি এখন পড়ছি। এতই ভালোমান্বের স্রে

বলোছলুন যে বইটা রাখতে পারা গেল না। দিনকয়েক পরে থবর নিয়ে জানলুন, তিনি গেছেন একটা মকন্দমার তদ্বির করতে বহরমপ্রে। ফিরতে দেরি হবে। আমার জানা হকারকে বলে দিলুন, রাউনিঙের বড়ো এডিশনটা যদি পাওয়া যায় আমাকে যেন জানায়। কিছুদিন পরে থবর পেলাম, পাওয়া গেছে। বইটা বের করে দেখালে, আমারই সেই বই। যে পাতাখানায় আমার নাম লেখা ছিল সেই পাতাটাছে ড়া। কিনে নিলুন। তার পর থেকে সেই বইখানা লুকিয়ে রাখতে হল, যেন আমিই চার। আমার লাইরেরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাছে বইখানা তাঁর হাতে ঠেকে। আমার কাছে তাঁর বিদ্যে ধরা পড়েছে, এ কথাটা পাছে তিনি জানতে পান। আহা, হাজার হোক, ভদ্রলোক।

আর বলতে হবে না, দাদামশায়, পষ্ট ব্রেছে কাকে বলে ভালোমান্ষ।

\* \*

মণিরাম সতাই স্যায়না. वाहिदात थाका प्र तिश्र ना। বেশি করে আপনারে দেখাতে চায় যেন কোনোমতে ঠেকাতে। যোগ্যতা থাকে যদি থাক না. ঢাকে তারে চাপা দিয়ে ঢাকনা। আপনারে ঠেলে রেখে কোণেতে তবে সে আরাম পায় মনেতে। যেথা তারে নিতে চায় আগিয়ে দূরে থাকে সে সভায় না গিয়ে। বলে না সে. আরো দে বা খ্বই দে; र्छला नाहि भारत পেल भूतिरह। যদি দেখে টানাটানি খাবারে বলে, কী যে পেট ভার, বাবা রে! ব্যঞ্জনে নুন নেই, খাবে তা: মুখ দেখে বোঝা নাহি যাবে তা। যদি শোনে, যা তা বলে লোকরা বলে, আহা, ওরা ছেলে-ছোকরা। পাঁচু বই নিয়ে গেল না বলে; বলে, খোঁটা দিয়ো নাকো তা বলে। বন্ধ, ঠকায় যদি, সইবে: বলে, হিসাবের ভুল দৈবে। ধার নিয়ে যার কোনো সাড়া নেই বলে তারে, বিশেষ তো তাডা নেই। যত কেন যায় তারে ঘা মারি বলে, দোষ ছিল বুঝি আমারি।

### মুক্তকুন্তলা

আমার খুদে বন্ধুরা এসে হাজির তাদের নালিশ নিয়ে। বললে, দাদামশায় তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ মনে কর।

তা, ভাই, ঐ ভুলটাই তো করেছিলম। আজকাল নিজেরই বয়েসটার ভুল

হিসেব করতে শ্রুর করেছি।

রূপকথা আমাদের চলবে না, আমাদের বয়েস হয়ে গেছে।

আমি বলল্ম, ভায়া, র্পকথার কথাটা তো কিছ্ই নয়। ওর র্পটাই হল আসল। সেটা সব বয়েসেই চলে। আচ্ছা, ভালো, যদি পছন্দ না হয় তবে দেখি খ্রজে-পেতে। নিজের বয়েসটাতে ডুব মেরে তোমাদের বয়েসটাকে মনে আনতে চেন্টা করছি। তার থলি থেকে র্পেকথা নাহয় বাদ দিল্ম, তার পরের সারে দেখতে পাই মংস্যানারীর উপাখ্যান। সেও চলবে না। তোমরা নতুন যুগের ছেলে, খাঁটি খবর চাও; ফস্ করে জিজেস করে বসবে, লেজা যদি হয় মাছের, মনুড়ো কী করে হবে মান মের। রোসো, তবে ভেবে দেখি। তোমাদের বয়েসে, এমন-কি তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়েসে আমরা ম্যাজিকওয়ালা হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিল্ম। শ্ব্ব তাঁর ম্যাজিকে হাত ছিল না, সাহিত্যেও কলম চলত। আমাদের কাছে সেও ছিল ম্যাজিক-বিশেষ। আজও মনে আছে একটা ঝুল্ঝুলে খাতায় লেখা তাঁর নাটকটা, নাম ছিল মুম্ভকুন্তলা। এমন নাম কার মাথায় আসতে পারে! কোথায় লাগে স্থ্ম খী, কুন্দনন্দিনী। তার পর তার মধ্যে যা সব লম্বা চালের কথাবার্তা, তার ব্রলিগ্নলো শ্বনে মনে হয়েছিল, এ কালিদাসের ছাপ-মারা মাল। বীরাঙ্গনার দাপট কী! আর দেশ-উম্ধারের তাল ঠোকা! নাটকের রাজপত্রিটি ছিলেন স্বয়ং প্রেরাজের ভাশ্নে; নাম ছিল রণদ্বর্ধর্য সিং। এও একটা নাম বটে, মুক্তকুল্তলার নামের সঙ্গে সমান পাঁয়তারা করতে পারে। আমাদের তাক লেগে গেল।---

আলেকজান্ডার এসেছিলেন ভারত জয় করতে। রণদ্ধর্ধ বিদায় নিতে এলেন মৃত্তকুন্তলার কাছে। মৃত্তকুন্তলা বললেন, যাও বীরবর, যুদ্ধে জয়লাভ করে এসো, আলেকজান্ডারের মৃত্তুট এনে দেওয়া চাই আমার পায়ের তলায়। যুদ্ধে মারা পড়লেও পাবে তুমি স্বর্গলোক, আর যদি বে চে ফিরে এস তো স্বয়ং আছি আমি।

উঃ, কতবড়ো চটাপট হাততালির জায়গা একবার ভেবে দেখো। আমি রাজি হলেম ম্কুকুন্তলা সাজতে, কেননা আমার গলার আওয়াজটা ছিল মিহি।

আমাদের দালানের পিছন দিকে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তাকে বলা হত গোলাবাড়ি। সতিয়কার ছেলেমান্বের পক্ষে সেই জায়গাটা ছিল ছুটির স্বর্গ। সেই গোলাবাড়ির একটা ধারে আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘর, লোহার গরাদে দেওয়া; সেই গরাদের মধ্যে হাত গলিয়ে বসতার ফাঁকের থেকে ডাল চাল কুড়িয়ে আনতুম। ইংটের উন্ন পেতে কাঠকোট জোগাড় করে চড়িয়ে দিতুম ছেলেমান্বি থিচুড়ি। তাতে না ছিল ন্ন, না ছিল ঘি, না ছিল কোনোপ্রকার মসলার বালাই। কোনোমতে আধসিন্ধ হলে খেতে লেগে যেতুম। মনে হয় নি ভোজের মধ্যে নিন্দের কিছু ছিল।

এই গোলাবাড়ির পাঁচিল ঘে'ষে গোটাকতক বাখারি জোগাড় করে হ. চ. হ., আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার, নানা আয়তনের খবরের কাগজ প্রেজ্বড়ে একটা স্টেজ থাড়া করেছিলেন। স্টেজ শব্দটা মনে করেই আমাদের ব্বক ফ্রলে উঠত। এই স্টেজে আমাকে সাজতে হবে ম্বুকুক্তলা। সব কথা স্পণ্ট মনে নেই, কিক্তু হতভাগিনী ম্বুকুক্তলার দ্বঃখের দশা কিছ্ব কিছ্ব মনে পড়ে। এইট্বুকু জানি, তিনি তলোয়ার হাতে বীরপ্রব্যের সঙ্গো যোগ দিতে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। কিক্তু, ঘোড়াটা যে কার সাজবার কথা ছিল সে ঠিক মনে আনতে পারছি নে। যুন্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরললনা যে স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, ভাতে সন্দেহ নেই। তাঁর ব্বকে যখন বর্শা (পাতকাঠি) বিন্ধ হল, যখন মাটিতে তাঁর ম্বুকুক্তল ল্বটিয়ে পড়ছে, রণদ্বর্ধের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বীরাঙ্গনা বললেন, বীরবর, আমাকে এখন বিদায় দাও, হয়তো স্বর্গে গিয়ে দেখা হবে। আহা, আবার হাততালির পালা।

অভিনয়ের জোগাড়যন্ত্র মোটামন্টি একর্রকম হয়ে এসেছিল। হরীশচন্দ্র কোথা থেকে এনেছিলেন নানা রকমের পরচুলো গোঁফদাড়ি। বউদিদির হাতে পায়ে ধরে দন্টো-একটা শাড়িও জোগাড় করেছিলনে। তাঁর কোটা থেকে সিদন্র নিয়ে সিপথেয় পরবার সময় কোনো ভাবনা মনে আসে নি। স্কুলে যাবার সময় ভুলেছিলনে তার দাগ মন্ছতে। ছেলেদের মধ্যে মসত হাসি উঠেছিল। কিছন্দিন আমার ক্লাসে মন্থ দেখাবার জো রইল না। নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে ফল দেখা গেল এই হাসিতে। আর, বাকিট্রুকু হয়ে গেল একেবারে ফাঁকি। যেখানে আমাদের স্টেজের বাখারি পোঁতা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় সেজদাদা কুস্তির আখড়া পত্তন করলেন। মন্তকুর্তলার সবচেয়ে দন্ধেরে দশা হল যুন্ধক্ষেত্রে নয়, এই কুস্তির আছায়। রণদ্ধির্ধক্ মিহি গলায় বলবার সন্যোগ পেলেন না, হে বারবের, স্বর্গে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে। তার বদলে বলতে হল, সাড়ে নটা বাজল, স্কুলের গাড়ি তৈরি।

এর থেকেই ব্রবে, আমরা যখন ছেলেমান্য ছিলেম সে ছিলেম খাঁটি ছেলে-মান্য।

\* \*

'দাদা হব' ছিল বিষম শখ—
তখন বয়স বারো হবে,
কড়া হয় নি ত্বক।
স্টেজ বে'ধেছি ঘরের কোণে,
ব্বক ফ্রালিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
হয়েছিল দাদার অভিনয়;
কাঠের তরবারি মেরে
দাড়ি-পরা বিপক্ষেরে
বারে বারেই করেছিল্ম জয়।
আজ খসেছে মুখোশটা সে,
আরেক লডাই চারি পাশে—

মারছি কিছু অনেক খাচ্ছি মার।

দিন চলেছে অবিরত. ভাবনা মনে জমছে কত. যোলো-আনা নয় সে অহংকার। দেখছে নতুন পালার দাদা হাত দুটো তার পড়ছে বাঁধা এ সংসারের হাজার গোলামিতে। তবুও সব হয় নি ফাঁকি, তহবিলে রয় যা বাকি কাজ চলছে দিতে এবং নিতে। সাঙ্গ হয়ে এল পালা. নাট্যশেষের দীপের মালা নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। রঙিন ছবির দৃশ্য রেখা ঝাপসা চোখে যায় না দেখা. আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জমে। সময় হয়ে এল এবার স্টেজের বাঁধন খালে দেবার. নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা। খাতা হাতে এখন বুঝি আসছে কানে কলম গ;জ কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা। চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা ভোলা মনকে ভালিয়ে রাখা কোনোমতেই চলবে না তো আর। অসীম দুরের প্রেক্ষণীতে পড়বে ধরা শেষ গণিতে

জিত হয়েছে কিংবা হল হার।

#### বিশ্বভারতী কর্ত্পক্ষের অনুমতিক্রমে গ্রন্থসম্পাদনে সহায়তা করেছেন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন (বিশ্বভারতী) শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিশ্বভারতী)

હ

শ্রীঅমিয়কুমার সেন (শিক্ষাবিভাগ)